

# সহীহ আল বুখারী

#### ৩য় খণ্ড

#### অনুবাদে

মাওলানা আফলাতুন কায়সার
মাওলানা আতিকুর রহমান
অধ্যাপক মাওলানা মোজাম্মেল হক
অধ্যাপক মাওলানা রুহুল আমীন
অধ্যাপক মাওলানা আবদুল খালেক

ফাথেলে দেওবন্দ এম, এম ; এম, এ এম, এম ; এম, এ এম, এম ; এম, এ

এম, এম; এম, এ

সম্পাদনায় মাওলানা আবদুল মান্নান তালিব মাওলানা মুহাম্মদ মূসা

> صحیح البخاری مجلد رقم ۳

> > আধুনিক প্রকাশনী

প্রকাশনায়
বাংলাদেশ ইসলামিক ইনন্টিটিউট পরিচালিত
আধুনিক প্রকাশনী
২৫ শিরিশদাস লেন
বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
ফোনঃ ৭১১৫১৯১, ৯৩৩৯৪৪২
ফ্যাক্সঃ ৮৮-০২-৭১৭৫১৮৪

আঃ প্রঃ ১০৪

গ্রথম প্রকাশ ঃ ১৯৮২

১১শ প্রকাশ

শাবান ১৪৩৫

জ্যৈষ্ঠ ১৪২১

জুন ২০১৪

বিনিময় মূল্য ঃ ৪৮৫.০০ টাকা

মুদ্রণে
বাংলাদেশ ইসলামিক ইনস্টিটিউট পরিচালিত
আধুনিক প্রেস
২৫, শিরিশদাস লেন,
বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

## এর বাংলা অনুবাদ এর বাংলা অনুবাদ

SAHIH AL-BOKHARI-3rd Volume. Published by Adhunik Prokashani, 25 Shirishdas Lane, Banglabazar, Dhaka-1100.



Sponsored by Bangladesh Islamic Institute 25 Shirishdas Lane, Banglabazar, Dhaka-1100.

Price: Taka 485.00 Only.

www.amarboi.org

#### কিছু কথা

আমাদের এই হিমালয়ান উপমহাদেশে কুরআন চর্চা সুদীর্ঘকাল থেকে চলে আসছে এবং ইসলামী বিশ্বে একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে আছে। তাই এখানে অনেক আন্তরজ্ঞাতিক খ্যাতিসম্পন্ন কুরআনের ভাষ্যকারের নাম শোনা যায়। কিন্তু হাদীস চর্চা সেই তুলনায় অনেক পিছিয়ে আছে। আঠারো শতকের দিল্লীর মুহাদ্দিস শাহ ওয়ালিউল্লাহ রহমাতৃল্লাহি আলাইহির পূর্বে হাদীসের নাম বড় একটা শোনা যেতো না। মুসলিম জনগণের মধ্যে তো হাদীসের চর্চাই ছিল না। উলামায়ে কেরামের মধ্যেও বড় বড় মাদরাসার গুটিকয় মুহাদ্দিসের মধ্যে এর চর্চা সীমাবদ্ধ ছিল। এখনো আমাদের দেশের মাদরাসার দরসে নিয়ামীর সিলেবাসে মূলত শেষ বর্ষে হাদীস অধ্যয়নকে সীমাবদ্ধ করে রাখা হয়েছে। অথচ কুরআন বুঝার জন্য হাদীসের প্রয়োজন। জীবন গঠনের জন্য হাদীসের প্রয়োজন। দৈনন্দিন ইবাদত-বন্দেগী, আল্লাহর সাথে সম্পর্ক স্থাপন ইত্যাদি ক্ষেত্রে হাদীসের রস্ল একটি অপরিহার্য বিষয়। গুধু মাদরাসার অংগনে নয়, জনগণের মধ্যেও হাদীসের চর্চা ইসলামী সমাজের একটি অপরিহার্য উপাদান হিসেবে বিবেচিত। সাহাবা ও তাবেঈগণের যুগে আমরা এটাই দেখেছি। পরবর্তীকালেও মুসলিম জনতার মধ্যে এ ধারা অব্যাহত ছিল দীর্ঘকাল।

আমাদের দেশে হাদীসের চর্চা সাম্প্রতিক মাত্র কয়েক শ' বছরের। এটাও গুটিকয় উলামায়ে কেরামের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল। দেশ স্বাধীন হবার পর বাংলা ভাষায় ইসলাম চর্চা অত্যধিক গুরুত্ব লাভ করেছে। ইসলামের মর্মবাণী জনগণের মনের দ্বার প্রাপ্তে পৌর্ছিয়ে দেবার জন্য বিভিন্ন ইসলামী প্রতিষ্ঠান ও ব্যক্তিত্ব এগিয়ে এসেছেন। উলামায়ে কেরামও বাংলা ভাষাকে গুরুত্ব দিয়েছেন। হাদীসের চর্চা উলামায়ে কেরামের মজনিসে আবদ্ধ না থেকে জনগণের মধ্যেও স্থানান্তরিত হচ্ছে। বিভিন্ন কেন্দ্র থেকে হাদীস প্রস্থগুলো অনূদিত ও প্রকাশিত হচ্ছে। হাদীস প্রস্থগুলোর মধ্যে বুখারীর গুরুত্ব আমাদের দেশে সমস্ত খাদ্য সামগ্রীর মধ্যে ভাতের মতো। এটিই কেন্দ্রীয় ও প্রধান হাদীস প্রস্থ। তাই এদিকে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান ও গোষ্ঠীর নজর পড়েছে। বিভিন্ন স্থান থেকে বুখারীর অনুবাদ হচ্ছে। একদিক দিয়ে এর গুরুত্ব ও প্রয়োজন অস্বীকার করা যাবে না। বিভিন্ন রুচির পাঠক বিভিন্ন অনুবাদে মনোসংযোগ করতে পারবেন। তাছাড়া এর ফলে হাদীসের চর্চা ব্যাপকতর হবে। তবে অনুবাদ ও উপস্থাপনা যাতে ক্রেটিপূর্ণ না হয় এদিকে সংশ্লিষ্ট প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান ও পাঠক সমাজকে সজাগ দৃষ্টি রাখতে হবে। হাদীস অনুবাদের ক্ষেত্রে ক্রটি একটি অমার্জনীয় অপরাধ। নবী সাল্লাল্লাছ আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিজেই এ ব্যাপারে দ্ব্যর্থহীন ভাষায় বলেছেন ঃ

"যে ব্যক্তি জেনেবুঝে আমার সম্পর্কে মিথ্যা বললো সে যেন জাহান্নামে তার আবাস ঠিক করে নেয়।"

কাজেই হাদীসের শব্দের মধ্যে হেরফের হওয়া বা হেরফের করা একটি অতি বড় গুনাহর কাজ। এ ব্যাপারে অতি যত্নবান, সতর্ক ও আন্তরিক হতে হবে। হাদীসের ব্যাপারে এ সতর্কতাকে সামনে রেখেই বুখারী শরীফের তৃতীয় খণ্ডের এ নতুন সংস্করণটি প্রকাশিত হচ্ছে। আল্লাহর অসীম মেহেরবানীতে এ খণ্ডটিকে নতুন করে সম্পাদনা করে সকল প্রকার ক্রটিমুক্ত করার সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালানো হয়েছে। এরপরও এর মধ্যে কোথাও ভুল থেকে যেতে পারে। এ ব্যাপারে সচেতন পাঠক সমাজের কোন বিকল্প নেই। কোনো ভুল তাঁদের নজরে পড়লে সংগে সংগেই কর্তৃপক্ষকে তাঁরা অবহিত করবেন বলে আমরা বিশ্বাস করি।

পাঠকের ওপর অতিরিক্ত কিছু চাপিয়ে না দিয়ে হাদীসকে হাদীসের মাধ্যমে জানার ওপর নির্ভর করে আমরা অনুবাদটিকে প্রয়োজনের অতিরিক্ত ফুটনোটে ভারাক্রান্ত করতে চাইনি। মনে হয় সচেতন পাঠক সমাজ এ বিষয়টির গুরুত্ব অনুধাবন করবেন এবং হাদীসকে অন্যের মাধ্যমে বুঝার পরিবর্তে নিজের জীবনকে হাদীসের মাধ্যমে উপলব্ধি করার চেটা করবেন। আমাদের জীবনকে যদি হাদীসের সাথে খাপ খাওয়াতে পারি. তাহলে আমাদের জীবনে ও সামাজিক কাঠামোয় আমূল পরিবর্তন সৃচিত হবে এবং তাহলেই হাদীস চর্চা আমাদের জীবনে সার্থকতার বার্তা বহন করে আনবে। হাদীস চর্চা আমাদের ইহকালীন ও পরকালীন জীবনকে সাফ্ল্যমণ্ডিত করুক। আমীন।

আবদুন্ন মান্নান সানিব ২৭ যিলকদ ১৪১৭ : ৬ই এপ্রিল ১৯৯৭



### অধ্যায়-২৯ কিতাবুস সুলহে (সন্ধির বর্ণনা)

| অনুচ্ছেদ                                | পৃষ্ঠা     | অনুচ্ছেদ                        | পৃষ্ঠা |
|-----------------------------------------|------------|---------------------------------|--------|
| ১-লোকদের মধ্যে সন্ধি বিষয়ে যা          | `          | ৮-দিয়াত সম্পর্কে সন্ধি         | રંજ    |
| বর্ণনা করা <b>হয়েছে</b>                | 46         | ৯-হাসান ইবনে আলী (রা)           |        |
| ২-যে ব্যক্তি লোকদের মধ্যে আপোষ          |            | সম্পর্কে মহানবী (সা)-           |        |
| মীমাংসা করে সে মিথ্যাবাদী নয়           | <b>২</b> ১ | এর বাণী                         | ২৬     |
| ৩-নেতা কর্তিক তার <b>সঙ্গীদেরকে বলা</b> | ſ          | ১০-নেতা কি সন্ধির জন্য ইশারা বা |        |
| চলো লোকদের মধ্যে স <b>ন্ধি</b>          |            | প্রস্তাব করতে পারেন             | ২৭     |
| করে দেই                                 | २১         | ১১-লোকদের ঝগড়া-বিবাদ           |        |
| ৪-আল্লাহর বাণা, "যদি তারা               |            | মিটিয়ে দেয়া                   | ২৮     |
| নিজেদের মধ্যে সন্ধি করে নেয়            | २५         | ১২-নেতা কারো প্রতি সন্ধির       |        |
| েযদি লোকেরা অন্যায়ভাবে                 | _          | ই্কিত করলে                      | ২৮     |
| সন্ধি করে তাংশে তা প্রত্যাখ্যাত         | ર ર્સ      | ১৩-ঋণদাতা ও মৃত ওয়ারিশদের      |        |
| ৬-কিভাবে সন্ধিপত্ৰ লিখতে হবে            | २२         | মধ্যে আপোষ-রফা করা              | ২৯     |
| ৭-মুশরিকদের স <b>ঙ্গে সন্ধি</b> করা     | ₹8         | ১৪-ধার ও নগদের বিনিময়ে সন্ধি   | 90     |

#### অধ্যায়-৩০ কিতাবুশ শুরুত (শর্তাবলীর বর্ণনা)

|             | ৮-বিবাহের চুক্তিতে যে সমস্ত শর্ত |                                                                                                                                                                                                                                    |
|-------------|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>១</b> ২  | যোগ করা নিষিদ্ধ                  | ৩৭                                                                                                                                                                                                                                 |
|             | ৯-হদ্দ-এর ক্ষেত্রে শর্তারোপ      |                                                                                                                                                                                                                                    |
| ೨೨          | ৈবধ নয়                          | 99                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>৩</b> 8  | ১০-মুকাতাব যদি আযাদ করার         |                                                                                                                                                                                                                                    |
|             | শূৰ্তে বিক্ৰি হতে রাষী হয়       | * <b>೨</b> ৮                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>-5</b> 8 | ১১-তালাকের সাথে শর্ত             | ৩৯                                                                                                                                                                                                                                 |
| رمريم       |                                  |                                                                                                                                                                                                                                    |
| •           | শর্ত আরোপ করা                    | ৩৯                                                                                                                                                                                                                                 |
|             | ১৩-অভিভাবকত্বের ক্ষেত্রে শর্ত    | 8c                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>೨</b> ৬  | ১৪ ভাগচাষে শর্ত আরোপ করা         | 80                                                                                                                                                                                                                                 |
| ৩৬          | ১৫-কাফেরদের সঙ্গে জিহাদ ও সন্ধি  | 82                                                                                                                                                                                                                                 |
|             | 99<br>98<br>98<br>99             | ৩২ যোগ করা নিষিদ্ধ ৯-হদ্দ-এর ক্ষেত্রে শর্তারোপ ৩৩ রৈধ নয় ৩৪ ১০-মুকাতার যদি আযাদ করার শর্তে বিক্রি হতে রাযী হয় ৩৪ ১১-তালাকের সাথে শর্ত ১২-লোকদের সঙ্গে মৌখিক শর্ত আরোপ করা ১৩-অভিভাবকত্বের ক্ষেত্রে শর্ত ১৪-ভাগচাষে শর্ত আরোপ করা |

| অনুচ্ছেদ                      | পৃষ্ঠা    | অনুচ্ছেদ                   | পৃষ্ঠা    |
|-------------------------------|-----------|----------------------------|-----------|
| ১৬-ঋণের সাথে সংশ্লিষ্ট শর্ত   | ৫৩        | ১৮-যে ধরনের শর্ত আরোপ বৈধ  | ₫8        |
| ১৭-চুক্তিবদ্ধ গোলাম ও আল্লাহর |           | ১৯-ওয়াক্ফের ব্যাপারে শর্ত |           |
| কিতাবের পরিপন্থী শর্তাবলী     | <b>¢8</b> | আরোপ করা                   | <b>¢8</b> |

#### অধ্যায়-৩১ কিতাবুল ওয়াসায়া (ওসিয়াতের বর্ণনা)

| ১-ওসিয়াত                            | ৫৬         | ১৬-কেউ যদি তার আংশিক সম্পদ                     |           |
|--------------------------------------|------------|------------------------------------------------|-----------|
| ২-ওয়ারিসদেরকে পরমুখাপেক্ষী          |            | কিংবা গোলাম সাদকা করে                          | ৬৬        |
| রেখে যাওয়া                          | <i>ሮ</i> ዓ | ১৭-কোন ব্যক্তি দান করার জন্য তাঁর              | 1         |
| ৩-এক-তৃতীয়াংশ সম্পত্তিতে            |            | প্রতিনিধির নিকট কিছু দিল                       | ৬৬        |
| ওসিয়াত করা                          | <b>৫</b> ৮ | ১৮-মহান আল্লাহর বাণী ঃ "মীরাসের                |           |
| ৪-ওসিয়াতকারীর ওসিয়াতকৃত            |            | মাল বৃঊনের সময় …"                             | ৬৭        |
| ব্যক্তিকে বলা, তুমি আমার             |            | ১৯-আকশ্বিকভাবে মৃত ব্যক্তির                    |           |
| সন্তানের প্রতি লক্ষ্য রাখবে          | ৫১         | পক্ষ হতে সাদকা করা                             | ৬৭        |
| ৫-রোগগ্রস্ত ব্যক্তি তার মাথা দারা    |            | ২০-ওয়াক্ফ, সাদুকা এবং ওসিয়াতে                |           |
| সুস্পষ্ট ইঙ্গিত করলে তা বৈধ          | ৬০         | অনুকূলে সাক্ষী রাখা                            | ৬৮        |
| ৬-উত্তরাধিকারীর জন্য ওসিয়াত         | ৬০         | ২১-আল্লাহর বাণীঃ "ইয়াতীমকে                    |           |
| ৭-মৃত্যুর সময় দান-খয়রাত করা        | ৬০         | তাদের অর্থসম্পদ দিয়ে দাও"                     |           |
| ৮-মহান আল্লাহর কাণী ঃ "ঋণ আদা        | य          | ২২-আল্লাহর বাণী, " ইয়াতীমদের                  |           |
| ও ওসিয়াত কার্যকরী করার পর           | ৬১         | বিবাহযোগ্য না হওয়া পর্যন্ত"                   | ` ৬৯      |
| ৯-আল্লাহর বাণী ঃ সে যা ওসিয়াত       | 93         | ২৩-ইয়:তীমের সম্পত্তিতে ওসীর                   |           |
| করে তা দেয়ার এবং ঋণ                 |            | মেহনত করা                                      | 90        |
| পরিশোধের পর                          | ৬১         | ২৪-আল্লাহর বাণীঃ " ইয়াতীয়ে                   | <b>মর</b> |
| ১০-নিজের আত্মীয়-স্বজনের জন্য        | 03         | ধন-সম্পদ গ্রাস করে"                            | 42        |
| ওয়াক্ফ ও ওসিয়াত করা                | ৬৩         | ২৫-আল্লাহর বাণী ঃ "ইয়াতীমদে                   | র         |
| ১১-স্ত্রীলোক ও সন্তান আত্মীয়-স্বজনে |            | সম্বন্ধে জিজ্ঞেস করে"                          | ۹۵        |
| * * * *                              |            | ২৬-ইয়াতীমদের থেকে সফরে ও                      |           |
| অন্তর্ভুক্ত কি'না                    | ৬8         | আবাসে সেবা গ্রহণ করা                           | १२        |
| ১২-ওয়াক্ফকারী কি তাঁর ওয়াক্ফ       |            | ২৭-সীমা উল্লেখ না করে জমি                      | • `       |
| দারা উপকৃত হতে পারে ?                | ৬৫         | ওয়াকফ করা জায়েয                              | ૧૨        |
| ১৩-কোন ব্যক্তি ওয়াক্ফের ঘোষণা       |            | ২৮-সমিলিতভাবে অবিভক্ত সম্পত্তি                 | • `       |
| দিলে তা জায়েয                       | ৬৫         | ওয়াকফ করলে তা জায়েয                          | ৭৩        |
| ১৪-যখন কেউ বলেঃ আমার ঘরটি            |            | ২৯-কিভাবে ওয়াক্ফের দলীল                       | , 0       |
| আল্লাহর জন্য সাদকা কর্লাম            | ৬৫         | निश्चरा ठाउँ। स्टब्स्य गुनाना<br>निश्चरा श्वास | 98        |
| ১৫-যখন কেউ বললঃ আমার এই              |            | ্রত-গরীব, ধনী ও মেহমানের জন্য                  | 70        |
| জমিটি কিংবা বাগানটি আমার             |            |                                                | 00        |
| মায়ের তরফ হতে সাদকা                 | ৬৬         | ওয়াক্ফ করা                                    | ٩8        |

| অনুচ্ছেদ                             | পৃষ্ঠা      | অনুচ্ছেদ                         | शृष्ठी |
|--------------------------------------|-------------|----------------------------------|--------|
| ৩১-মসজিদের জন্য জমি ওয়াক্ফ          | 98          | ৩৫-যদি ওয়াক্ফকারী বলে, এর মৃল্য | ī      |
| ৩২-জানোয়ার, ঘোড়া, আসবাবপত্র        |             | আল্লাহর নিকট কামনা করি           | ৭৬     |
| ও সোনা-রূপা ওয়াক্ফ করা              | १ए          | ৩৬-আল্লাহর বাণী ঃ "              |        |
| ৩৩-ওয়াক্ফ সম্পত্তি হতে তত্ত্বাবধায় | <b>াকের</b> | ওসিয়াত করার সময় সাক্ষী         |        |
| বেতন₋ভাতা গ্ৰহণ                      | 90          | নিযুক্ত করবে ।"                  | १७     |
| ৩৪-জমি কিংবা কৃপ ওয়াক্ফ করল         | i           | ৩৭-ওয়ারিসের অনুপস্থিতিতে        |        |
| সেও তা হতে পানি নিতে পারৰে           | ৰ ৭৬        | মৃতের ঋণ পরিশোধ                  | १४     |

## অধ্যায়-৩২ ৺ কিতাবুল জিহাদ (জিহাদের বর্ণনা)

| ১-জিহাদ ও যুদ্ধাভিযানের ফযীলাত   | ዓ৯         | ১৪-অদৃশ্য তীরের আঘাতে যে ব্যক্তি          |     |
|----------------------------------|------------|-------------------------------------------|-----|
| ২-যে তার প্রাণ ও সম্পদ দিয়ে     |            | নিহত হল                                   | 28  |
| আল্লাহর পথে জিহাদ করে            | ро         | ১৫-আল্লাহর বাণীকে সমুনুত করার             |     |
| ৩-জিহাদে অংশগ্রহণ ও শাহাদাতের    |            | জন্য যে পড়াই করে                         | ৯২  |
| মর্যাদালাভের জন্য দোয়া করা      | ۲۵         | ১৬-যার পদযুগল আল্লাহর পথে                 |     |
| ৪-আল্লাহর পথে জিহাদকারীদের       |            | ধূলিমলিন হল                               | ৯২  |
| মর্যাদা                          | ४२         | ১৭-আল্লাহর পথে মাথায় লাগা                |     |
| ৫-আল্লাহর পথে একটি সকাল          |            | ধূলাবালি ঝেড়ে ফেলা                       | ७७  |
| ও একটা সন্ধ্যা ব্যয় করা         | ४०         | ১৮-যুদ্ধের পর ধূলাবালি ধুয়ে ফেলা         | ろの  |
| ৬-আয়ত-লোচনা হুর ও তাদের         |            | ১৯-আল্লাহর বাণী ঃ "আল্লাহর পথে            |     |
| গুণাবলী                          | ৮8         | নিহত মৃত মনে করো না "                     | 80  |
| ৭-শাহাদাতের আকাঙ্খা করা          | <b>৮</b> ৫ | ২০-শহীদের ওপর ফেরেশতাদের                  |     |
| ৮-আল্লাহর পথে সওয়ারী জন্তুর পিঠ |            | ছায়াদান                                  | 86  |
| থেকে পুড়ে মারা গেলে             | ৮৬         | ২১-মুজাহিদের দুনিয়াতে ফিরে               |     |
| ৯-যে ব্যক্তি আল্লাহর পথে রক্তাক  |            | আসার আকাঙ্খা                              | 36  |
| এবং বর্ণাবিদ্ধ হলো               | ४९         | ২২-তীক্ষ্ণধার তরবারির নীচে জানাত          | 36  |
| ১০-যে ব্যক্তি মহামহিম আল্লাহর    |            | ২৩-জিহাদের জন্য সন্তান কামনা              | ৬৫  |
| পথে আহত ইয়                      | <b>ይ</b> ይ | ২৪-যুদ্ধে বীরত্ব ও ভীরুতা                 | ৯৬  |
| ১১-আল্লাহর বাণীঃ " দু'টি         |            | ২৫-ভীরুতা থেকে আশ্রয় প্রার্থনা           | ৯৭  |
| কল্যাণের য়ে কোন একটির জন্য      |            | ২৬-যুদ্ধের চাক্ষ্য ঘটনাবলী বর্ণন।         | PG  |
| অপেক্ষ; করছ।"                    | рÞ         | ২৭-জিহাদে যোগদান ও <b>য়াজিব</b>          | পর  |
| ১২-আল্লাহর বাণী, " আল্লাহর স     | াথে        | ২৮-কাফের কর্তৃক মুসলমানকে হত্যা           | i   |
| তাদের ওয়াদা পূর্ণ করেছে"        | ৮৯         | করার পর ইসলাম গ্রহণ করা                   | ልል  |
| ১৩-জিহাদে অংশগ্রহণের পূর্বে নেক  |            | ২৯-যে ব্যক্তি রোযার চা <b>ইতে জিহাদ</b> ে | ক   |
| আমল করা                          | \$\$       | গুরুত্ব প্রদান করে                        | 200 |

| অনুচ্ছেদ                                                     | পৃষ্ঠা       | অনুচ্ছেদ                         | পৃষ্ঠা      |
|--------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------------|-------------|
| ৩০-নিহত ব্যক্তি ব্যতীত আরও সাত                               | 5            | ৫৩-জিহাদের সওয়ারী জম্ভুর        |             |
| প্রকার লোক শহীদ                                              | 200          | রেকাব এবং জ্বিনের বর্ণনা         | <b>?</b> 78 |
| ৩১-আল্লাহর বাণীঃ "আল্লাহর গ                                  | <b>শ</b> থে  | ৫৪-জ্বিন বিহীন ঘোড়ার পিঠে       |             |
| সম্পদ এবং প্রাণ দিয়ে"                                       | 200          | আরোহণ                            | 778         |
| ৩২-যুদ্ধের সময় ধৈর্যধারণ                                    | ১০২          | ৫৫-মন্থর গতিসম্পন্ন ঘোড়া        | 778         |
| ৩৩-লড়াইয়ের জন্য উদ্বদ্ধ করণ                                | ১০২          | ৫৬-ঘোড় দৌড় অনুষ্ঠান            | 778         |
| ৩৪-পরিখা (খব্দক) খননের বর্ণনা                                | 200          | ৫৭-প্রতিযোগিতার জন্য ঘোড়াকে     |             |
| ৩৫-প্রতিবন্ধকতার কারণে যে ব্যক্তি                            |              | প্রশিক্ষণ দান                    | 776         |
| জিহাদে যেতে অক্ষম                                            | \$08         | ৫৮-প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত ঘোড়াসমূহের |             |
| ৩৬-রোযা অবস্থায় আল্লাহর পথে                                 |              | দৌড় প্রতিযোগিতা                 | 226         |
| জিহাদকারীর মর্যাদা                                           | <b>308</b>   | ৫৯-নবী (স)-এর উদ্রী              | ১১৬         |
| ৩৭-আল্লাহর পথে খরচ করার                                      |              | ৬০-নবী (স)-এর শ্বেত খচ্চর        | 776         |
| মৰ্যাদা                                                      | \$0 <b>8</b> | ৬১-নারীদের জিহাদ                 | 779         |
| ৩৮-সৈনিককে যুদ্ধের সাজ-সরঞ্জাম                               |              | ৬২-নৌযুদ্ধে নারীদের অংশগ্রহণ     | <b>229</b>  |
| দিয়ে সাহায্য                                                | 300          | ৬৩-ব্রীদের মধ্যে কোন একজনকে      |             |
| ৩৯-যুদ্ধের সময় হানুত ব্যবহার                                | 204          | সঙ্গে নিয়ে জিহাদে গমন           | 774         |
| ৪০-তপ্তচরের মর্যাদা                                          | ४०७          | ৬৪-নারীদের জিহাদ                 | 77%         |
| ৪১-গুপ্তচরকে কি একাকী<br>পাঠাতে হবে                          | <b>\</b> - 0 | ৬৫-পুরুষদের জন্য নারীদের মশক     |             |
| শাগাতে থবে<br>৪২-দু <b>'জনের এক সক্তে ভ্রমণ</b>              | 209<br>206   | ভর্তি করে পানি বহন করা           | 279         |
|                                                              | 304          | ৬৬-যুদ্ধের ময়দানে আহতদের সেব    | ায়         |
| ৪৩-ঘোড়ার কপালের <b>লম্বা চুলে</b><br>কিয়ামত পর্যন্ত কল্যাণ | ١-0          | নারীদের ভূমিকা                   | ১২০         |
|                                                              | 209          | ৬৭-মহিলাদের দ্বারা আহত ও .       |             |
| 88-শাসক সংকর্মশীল হোক বা<br>অসংকর্মশীল হোক                   |              | নিহতদের ফেরত পাঠানো              | ১২০         |
| ৪৫-জিহাদের উদ্দেশ্যে ঘোড়া পালন                              | 70A<br>70A   | ৬৮-শরীর হতে তীর বের করা          | ১২০         |
| •                                                            |              | ৬৯-জিহাদের ময়দানে পাহারাদান     | ১২০         |
| ৪৬-ঘোড়া ও গাধার নামকরণ                                      | 70p          | ৭০-জিহাদের ময়দানে খেদমত         | 757         |
| ৪৭-যোড়ার অন্তভ লক্ষণ সম্পর্কে                               |              | ৭১-সফরে স্বীয় সঙ্গীর সাজ-সরঞ্জা | 4           |
| যা কিছু বলা হয়ে থাকে                                        | 770          | বহন করে নেয়ার ফযীলাত            | ১২৩         |
| ৪৮-তিনটি কাজের জন্য ঘোড়া                                    | <b>77</b> 0  | ৭২-আল্লাহর পথে জিহাদের উদ্দেশে   | TT .        |
| ৪৯-যে ব্যক্তি জিহাদে অপরের                                   |              | একদিন প্রহরাদানের মর্যাদা        | ১২৩         |
| জন্তুকে পিটায়                                               | <b>777</b>   | ৭৩-জিহাদের ময়দানে খেদমতের       |             |
| ৫০-অবাধ্য পশু ও মর্দা ঘোড়ায়                                |              | জন্য বালকদের নিয়ে যাওয়া        | ১২৩         |
| আরোহণ করা                                                    | <b>77</b> 5  | ৭৪-সমুদ্র যাত্রা                 | ১২৫         |
| ৫১-গনীমত বা যুদ্ধলব্ধ সম্পদে                                 |              | ৭৫-দুর্বল ও সংলোকদের উসীলা দি    | ায়ে        |
| ঘোড়ার অংশ                                                   | 220          | আল্লাহর নিকট সাহায্য কামনা       |             |
| ৫২-জিহাদের ময়দানে অন্যের                                    |              | ৭৬-নিশ্চিতভাবে বলা যাবে না যে,   |             |
| সওয়ারী জন্তুকে পরিচালনা                                     | 210          | অমুক ব্যক্তি শহীদ                | ১२१         |
|                                                              |              |                                  |             |

| অনুচ্ছেদ                           | পৃষ্ঠা         | অনুচ্ছেদ                          | পৃষ্ঠা       |
|------------------------------------|----------------|-----------------------------------|--------------|
| ৭৭-(তীর) নিক্ষেপে উত্ত্ব্ব্ব করা   | ১২৮            | ১০০-ইহুদী ও খৃষ্টানদেরকে          |              |
| ৭৮-বল্লম ও অনুরূপ অন্ত্র হারা      |                | ইসলামের দাওয়াত দেয়া             | 785          |
| খেলাধূলা করা                       | <b>528</b>     | ১০১-কাফেরদেরকে ইসলাম গ্রহণ        |              |
| ৭৯-ঢালের বর্ণনা এবং সঙ্গীর ঢালে    |                | ও নবুয়াতে বিশ্বাস স্থাপনের জন    | IJ           |
| আশ্রয় গ্রহণ                       | 75%            | মহানবী (স)-এর আহ্বান              | 780          |
| ৮০-চামড়ার ঢাল                     | <b>500</b>     | ১০২-এক স্থানে জিহাদের সংকল্প      |              |
| ৮১-ঘাড়ে তরবারি লটকানো             | ১৩০            | করে অন্য স্থানের সংকল্প দেখান     | 100          |
| ৮২-তরবারি স্বর্ণ বা রৌপ্য খচিত     |                | ১০৩-যোহরের নামাযের পর             |              |
| করা                                | 707            | সফরে রওয়ানা হওয়া                | 262          |
| ৮৩-যে ব্যক্তি জিহাদের সফরে         |                | ১০৪-মাসের শেষ দিকে                |              |
| দুপুরের বিশ্রামে তরবারি গাছে       |                | সফরে যাত্রা                       | 262          |
| <b>ब्र्</b> मिरय़ त्रात्थ          | ১৩২            | ১০৫-মাহে রম্যানে সফরে যাত্রা      | ১৫২          |
| ৮৪-শিরক্সাণ পরিধান করা             | 705            | -১০৬-যাত্রাকালে বিদায় জ্ঞাপন করা | ১৫২          |
| ৮৫-মৃতের সমরান্ত্র ধবংস ক্রা       | 700            | ১০৭-ইমামের আদেশ শ্রবণ ও তা        | •            |
| ৮৬-বিশ্রামের সময় নেতার নিকট       |                | মান্য করা                         | ১৫৩          |
| থেকে লোকদের বিচ্ছিন্ন হওয়া        | 700            | ১০৮-ইমামের নেতৃত্বে যুদ্ধ করা     | 260          |
| ৮৭-বল্লম সম্পর্কে বর্ণনা           | <i>&gt;</i> 08 | ১০৯- পলায়ন না করার শপথ           | 240          |
| ৮৮-যুদ্ধ ক্ষেত্রে নবী (স)-এর       |                |                                   |              |
| ব্যবহৃত বর্ম ও জামার বর্ণনা        | <b>3</b> 08    | গ্রহণ করা                         | ১৫৩          |
| ৮৯-সফরে ও যুদ্ধে জুব্বা পরিধান     | ১৩৫            | ১১০-ইমাম লোকদের সামর্থ            |              |
| ৯০-যুদ্ধ চলাকালে রেশমী কাপড়       |                | অনুযায়ী কাজের নির্দেশ দিবে       | 200          |
| পরিধান করা                         | ১৩৬            | ১১১-নবী (স) দিনের প্রথম ভাগে      | _            |
| ৯১-ছুরি বা চাকুর বর্ণনা            | 209            | যুদ্ধ শুরু না করলে সূর্য না গড়া  |              |
| ৯২-রোমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ         | ۹ د د<br>۱ د د | পর্যন্ত বিশ্ব করতেন               | ১৫৬          |
| ৯৩-ইহূদীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ         | 20t            | ১১২-ইমামের অনুমতি নিয়ে কারো      |              |
| ৯৪-তৃকীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের বর্ণনা | 30b            | যুদ্ধ ক্ষেত্র ত্যাগ করা           | ১৫৭          |
| ৯৫-পশমের জুতা পরিধানকারীদের        | 300            | ১১৩-সদ্য বিবাহিতা ব্যক্তির        |              |
| বিরুদ্ধে যুদ্ধ                     | <b>৫</b> ৩८    | জিহাদে অংশগ্ৰহণ                   | <b>১</b> ৫৮  |
| ~                                  |                | ১১৪-বাসর রাত্রির পর জিহাদে        |              |
| ৯৬-পরাজয়ের মুখে সঙ্গীদের ব্যুহ ব  |                | গ্মন                              | ኃ৫৮          |
| করে সওয়ারী থেকে অবতরণ             |                | ১১৫-ভীতি ও শঙ্কার সময়            | • • •        |
| ৯৭-মুশরিকদেরকে পরাজিত, ভীত-        |                | ইমামের তৎপরতা                     | <b>ን</b> ৫৮  |
| সম্ভন্ত করার জন্য দোয়া করা        | 780            | ·                                 |              |
| ৯৮-মুসলমানগণ কি আহলে কিতাব         | দের            | ১১৬-ভীতিজনক অবস্থায় দ্রুত চলা    | ን৫৯          |
| নিকট ইসলাম প্রচার করবে             | 787            | ১১৭-ভীতিজনক পরিস্থিতিতে           |              |
| ৯৯-মুশরিকদের জন্য হিদায়াতের ও     | 3              | একাকী বের হওয়া                   | <b>አ</b> የንረ |
| আকৃষ্ট করার জন্য দোআ করা           | 785            | ১১৮-আল্লাহর পথে পারিশ্রমিক        | <b>ፈ</b> ንረ  |
| •                                  |                |                                   |              |

| অনুচ্ছেদ                         | পৃষ্ঠা        | অনুচ্ছেদ                             | পৃষ্ঠা         |
|----------------------------------|---------------|--------------------------------------|----------------|
| ১১৯-জিহাদের জন্য মজুর রাখা       | ১৬০           | ১৪০-জিহাদে গোয়েন্দাগীরী করা         | 290            |
| ১২০-নবী (সা)-এর পতাকা            | 267           | ১৪১-যুদ্ধবন্দীদেরকে বস্ত্র দান       | <b>&gt;</b> 9¢ |
| ১২১-নবী (সা)-এর বাণী ঃএ          |               | ১৪২-যার হাতে কেউ ইসলাম               |                |
| মাসের দূরত্ব থেকে সাহায্য        | ১৬২           | গ্রহণ করে তার মর্যাদা                | ১৭৬            |
| ১২২-জিহাদের সফরে পাথেয় বহন      | । <i>১৬</i> ७ | ১৪৩-যুদ্ধবন্দীদেরকে শৃ <b>ঙ্খলে</b>  |                |
| ১২৩-কাঁধে সফরের পাথেয় বহন       | <i>3৬</i> 8   | আবদ্ধ করা                            | ১৭৬            |
| ১২৪-কোন মেয়ে তার ভাইয়ের        | •             | ১৪৪-আহলে কিতাবদের কেউ                |                |
| পেছনে একই সওয়ারী জম্ভুর         |               | ইসলাম গ্রহণ করলে                     | ১৭৬            |
| পিঠে আরোহণ করা                   | <b>১</b> ৬৫   | ১৪৫-শত্রু এলাকার ওপর নৈশ             |                |
| ১২৫-হজ্জ ও জিহাদে একই            | 200           | হামলা চালালে                         | <b>-</b> 99    |
| সওয়ারীতে দু <b>'জনের আরো</b> হণ | NJ.6          | ১৪৬-যু <b>ক্ষে শিত</b> দের হত্যা করা | 396            |
|                                  | ১৬৫           | ১৪৭-যুদ্ধে নারীদের হত্যা করা         | 396            |
| ১২৬-গাধার পিঠে দু'জনের           |               | ১৪৮-কাউকে আল্লাহর দেয়া শাস্তির      | Ī              |
| আরোহণ করা                        | ১৬৬           | অনুরূপ শাস্তি প্রদান না করা          | 794            |
| ১২৭-রেকাব বা অনুরূপ কোন কিছু     | •             | 789                                  | 794            |
| বহন করা                          | ১৬৭           | ১৫০-আল্লাহর বাণীঃ " কাফেরটে          |                |
| ১২৮-কুরআন শরীফ নিয়ে শক্র        |               | সাথে মুকাবিলার সময়"                 | 6P ¢           |
| এলাকায় যাওয়া                   | ১৬৭           | ১৫১-মুসলমান যাদের হাতে বন্দী ৫       |                |
| ১২৯-যুদ্ধের সময় তাকবীর ধানী     | ১৬৭           | কাফের শত্রুদেরকে হত্যা               | አ ዓ አ          |
| ১৩০-তাকবীর ধানীতে যে ধরনের       |               | ১৫২-মুশরিক যদি মুসলমানকে             |                |
| উচ্চস্বর অপসন্দনীয়              | ১৬৮           | অগ্নিদশ্ব করে                        | 4P C           |
| ১৩১-কোন উপত্যকায় নিম্ভূমিতে     |               | >60                                  | 740            |
| অবতরণের সময় তাসবীহ পাঠ          | 766           | ১৫৪-বাড়ীঘর ও খেব্দুর বাগান          |                |
| ১৩২-উচ্চে আরোহণের সময়           |               | জ्वानित्र प्रत्रा                    | 740            |
| তাকবীর ধ্বনী বলা                 | 794           | ১৫৫-নিদ্রিত মুশরিককে হত্যা           | 747            |
| ১৩৩-মুসাফির বাড়িতে অবস্থানকার্ট |               | ১৫৬-শত্রুর মুকাবিলা কামনা            | 720            |
| সময়ে যে পরিমাণ আমল করে          | ১৬৯           | ১৫৭-যুদ্ধ কৌশল বৈ কিছু নয়           | 78-8           |
| ১৩৪-একাকী সফরে গমন               | 290           | ১৫৮-যুদ্ধে মিধ্যার আশ্রয় গ্রহণ      | 728            |
| ১৩৫-সফর থেকে প্রত্যাবর্তনের      |               | ১৫৯-মুসলমানদের সাথে যুদ্ধরত          |                |
| সময় দ্রুত পথ চলা                | 290           | কাফেরদের গোপনে হত্যা করা             | ንদ৫            |
| ১৩৬-আল্লাহর পথে কাউকে            |               | ১৬০-শত্রুর অনিষ্ট থেকে রক্ষা         |                |
| ঘোড়া প্রদানের পর                | 747           | পাওয়ার জ্বন্য                       | ንኦ৫            |
| ১৩৭-জিহাদের জন্য পিতা-           |               | ১৬১-সমর সঙ্গীত গাওয়া                | 786            |
| মাতার অনুমতি                     | ১৭২           | ১৬২-যে ব্যক্তি অশ্ব পৃষ্ঠে স্থির     |                |
| ১৩৮-উটের গলায় ঘন্টা বাঁধা       | ১৭২           | থাকতে অক্ষম                          | ১৮৬            |
| ১৩৯-সেনাবাহিনীতে কোন ব্যক্তির    |               | ১৬৩-চাটাই পুড়িয়ে জখমে দাগান        | ১৮৭            |
| নাম তালিকাভুক্তির পর             | ५१७<br>११०    | ১৬৪-যুদ্ধে অবাঞ্ছিত ঝগড়া            | 729            |

| ১৬৫-রাবিকালে ভীতসম্ভ্রন্ত হলে ১৬৬-শক্রম্কে দেখে পোকদের গুনিয়ে বিপদ বিপদ বলে চিংকার করা ১৯৬-জিহাদের ময়দানে যদি কেউ বলে, ওকে পাকড়াও কর ১৯৬-কোন বাজি বলৈ হত্যা করা ১৯৬ ১৬৯-কোন বাজি হত্যা করা ১৯৬ ১৬৯-কোন বাজি হত্যা করা ১৯২ ১৬৯-কোন বাজি হত্যা করা ১৯২ ১৭৩-কেউ কি নিজেকে বলী করাতে পারে ১৯২ ১৭৩-কেউ কি নিজেকে বলী করাতে পারে ১৯২ ১৭২-মুগরিকদের নিকট থেকে মুক্তিপণ গ্রহণ করা ১৯৬ ১৭২-মুগরিকদের নিকট থেকে মুক্তিপণ গ্রহণ করা ১৯৭ ১৭৪-বিদ্যাদির রক্ষার প্রয়োজনে যুদ্ধ করা ১৭২-বিদ্যাদির সুপারিল ১৯৭ ১৭৭-বিশ্বিটাদের সুপারিল ১৯৭ ১৭৭-বিশ্বিটাদের সুপারিল ১৯৭ ১৭৭-বিশ্বিটাদের সুপারিল ১৯৭ ১৭৭-বিশ্বিটাদের সুপারিল ১৯৭ ১৭৮-বালকের সামনে কিভাবে ইসলামকে তুলে ধরতে হবে ১৯৯-ইছলীদের উদ্দেশে নবী (সা)- এর আহ্বান ১৮০-শারুল হারবে ইসলাম গ্রহণকারী ১৮১-ইমামের পক্ষ থেকে আদম- ভ্রমারী ১৮২-ফাজের ব্যক্তির হারাও আল্লাহ ইনেন মাহায্য সহযোগিতা করিয়ে থাকেন সাহায্য প্রদান করা ১৮৪-জিহাদে কেন্দ্র থেকে সামরিক সাহায্য প্রদান করা ১৮৫-বিজর লাভের পর শক্রর ১০৫-গানীমাতের এক্ক-পঞ্চমাংশ বার্য্য প্রদান করা ১০৫ ১৮৪-জিহাদের ক্রেলিকের ব্রুহন করা ১০৫ ১৮৪-জিহাদের ক্রেলিকের ব্রুহন করা ১০৫ ১৮৪-জিহাদের ক্রেলিক বের স্বিক্রি ১৮৫-বিজর লাভের পর শক্রর ১০৫-নিরের আল্লাহের বার্য্য প্রদান করা ১০৫ ১৮৪-জিহাদের ক্রেলিকের ব্রুহন করা ১০৫-নিরের রালির ব্রুহন করা ১০৪-করী যাবেহ করে বার্ত্রা ১৯০ ১৯০-মুকর লার পরে বার্ত্রা ১৯৭ ১৯০-মুকর লার পরে গ্রান্তর ১৯০ ১৯০-মুকর লার পরে গ্রান্তর ১৯০ ১৯০-মুলর লার করের বর্ত্রার ১৯০ ১৯০-মুলর করা বরের করের বাওয়া ১৯০ ১৯০-মুকর লার করের বর্ত্রার ১৯০ ১৯০-মুকর লিরে সেল মুক্তর ১৯০ ১৯০-মুকর লির করের বর্ত্রার ১৯০ ১৯০-মুকর করে বর্ত্রার করে বিস্কা পরে প্রত্রা ১৯০ ১৯০-মুকর করে বর্ত্রার করে বিস্কা বর্ত্রার করে ১৯০ ১৯০-মুকর লিরেরের স্বর্ত্র বর্ত্র বিস্কালন করে ১৯০ ১৯০-মুকর করের বর্ত্র বর্ত্র বর্ত্র বিস্কালন করে ১৯০ ১৯০-মুকর করা বর্ত্রে ১৯০ ১৯০-মুকর বর্ত্র বর                   | অনুচ্ছেদ                           | পৃষ্ঠा      | অনুষ্ঠেদ                      | পৃষ্ঠা      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------|-------------------------------|-------------|
| ১৬৬-শক্রম্যে দেখে লোকদের তনিয়ে বিপদ বিপদ বলে চিৎকার করা ১৯০ ১৬৭-জিহাদের ময়দানে যদি কেউ বলে, ওকে পাকড়াও কর ১৯১ ১৬৮-কোন ব্যক্তি বিশেষের সিদ্ধান্ত মেনে নিতে রাজী হয়ে ১৯১ ১৬৯-কোন বন্দীকে হত্যা করা ১৯০ ১৬৯-কোন বন্দীকে হত্যা করা ১৯০ ১৭০-কেউ কি নিজেকে বন্দী করাতে পারে ১৯০ ১৭০-কেউ কি নিজেকে বন্দী করাতে পারে ১৯০ ১৭২-মুশরিকদের নিকট থেকে মুক্তিপণ গ্রহণ করা ১৯৬ ১৭৭-রাদ্দিকলার রক্ষার প্রয়োজনে যুদ্ধ করা ১৯৭ ১৭৭-রাদ্দিকলার রক্ষার প্রয়োজনে যুদ্ধ করা ১৯৭ ১৭৭-বিদেশী প্রতিনিধি দলকে উপহার দেয়া ১৯৭ ১৭৭-বিদেশী প্রতিনিধি দলকে উপহার দেয়া ১৯৮ ১৭৭-বালকের সামনে কিভাবে ইসলামকে তুলে ধরতে হবে ১৯৯ ১৭৯-ইফ্লীদের উদ্দেশে নবী (সা)- এর আহ্বান ব্রহণকারী ২০১ ১৮১-ইমামের পক্ষ থেকে আদম- ভ্রমারী ১৮১- শক্রের ব্যক্তির ঘারাও আল্লাহ ব্যনের সাহায্য সহযোগিতা করিয়ে থাকেন সাহায্য সহযোগিতা করিয়ে থাকেন সাহায্য প্রহণ করা ২০৪ ১৮৪-জিহাদে কেন্দ্র থেকে সামরিক সাহায্য প্রদান করা ১৮৫-বিজয় লাভের পর শক্রর ২০৫ ১৮৪-জিহাদে কেন্দ্র থেকে সামরিক সাহায্য প্রদান করা ২০৪ ১৮৫-বিজয় লাভের পর শক্রর ২০৪ ১৮৫-বিজয় লাভের পর শক্রর ২০৪ ১৮০-ব্যর্কার নাক্ষার করা ২০৪ ১৮০-ব্যর্কার নিমে গেল ২০৪ ১৮০-ব্যর্কার নিমে গেল ২০৪ ১৮০-ব্যর্কার বর্ণনা ২০৪ ১৮০-ব্যর্কার করা ২০৪ ১৮০-ব্যর্কার করে বর্ণকে সামরিক সাহায্য প্রদান করা ২০৪ ১৮৫-বিজয় লাভের পর শক্রর ২০৪ ১৮০-ব্যর্কার নিমে গেল প্রথম শিল বিস্কর ২০৪ ১৮৪-ক্রির লাভের পর শক্রর ২০৪ ১৮০-ব্রক্র লাভের পর শক্রর ২০৪ ১৮০-ব্রক্র লাভের পর শক্রর ২০৪ ১৮৫-বিজয় লাভের পর শক্রর ১০৪ ১৮৮-ফারসী বা অ-আররবী ভাষায় কথা বলা ২০৭ ১৮০-মুলারকরা নিমে স্বার কথা বলা ২০০ ১৮০-মুলারকরা নিমে স্কার কথা বলা ২০০ ১৮০-মুলারকরা নেন সুর্লে করা বর্ণনা ২০১ ১৯৪-ইললাম বুল্ল স্বান্ধ লা করা ২০০ ১৯৪-ইলাদান লার আল্লাহ ব্রক্র করে স্লান্ধ করা ২০১ ১৯৪-ইলভামে করে স্লারকর নাম্বর্কার করে ব্রক্র করে বিলেক স্লার্কর ১৯৭ ১৯০-মুলারকরা করে ১৯০ ১৯০-মুলারকরা করে ১৯          | ১৬৫-রাত্রিকালে ভীতসম্ভস্ত হলে      | <b>አ</b> ዮ৯ | ১৮৬-জিহাদের সফরের অবস্থায়ই   |             |
| বিপদ বিপদ বিপদ বলে চিৎকার করা ১৯০ ১৬৭-জিহাদের ময়দানে যদি কেউ বলে, ওকে পাকড়াও কর ১৯১ ১৬৮-কোন ব্যক্তি বিশেষের সিদ্ধান্ত মনে নিতে রাজী হয়ে ১৯১ ১৬৯-কোন বন্দীকে হত্যা করা ১৯২ ১৭০-কেউ কি নিজেকে বন্দী করাতে পারে ১৭২-মুশরিকদের নিকট থেকে মুক্তিপণ গ্রহণ করা ১৯৬ ১৭২-মুশরিকদের নিকট থেকে মুক্তিপণ গ্রহণ করা ১৯৬ ১৭৬-বিজারের সুসংবাদদাতাকে কোন কিছু মুক্তিপণ গ্রহণ করা ১৯৭ ১৭৪-বিজারের সুসংবাদদাতাকে কোন কিছু মুক্তিপন্তার জারাও জারা গ্রহণকারী ১৮১-ইমানের পক্ষ থেকে আদমত্তমারী ১৮১-ইমানের ক্ম থেকে আদমত্তমারী ১৮১-ইমানের ক্ম থেকে আদমত্তমারী ১৮১-ক্মান্তার বাজির ঘারাও আল্লাহ ব্ররে থাকেন ১০৮ ১৮৪-জিহাদে কেন্দ্র থেকে সামরিক সাহায্য প্রদান করা ১০৫ ১৮৪-জিহাদে কেন্দ্র থেকে সামরিক সাহা্য্য প্রদান করা ১০৫ ১৮৪-বিজয় লাভের পর শত্রর বিজ্ঞালের প্রক্ম।ংশ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | · _                                | য়          | গনীমাতের অর্থ বঊন করা         | ২০৬         |
| ১৬৭-জিহাদের ময়দানে যদি কেউ বলে, ওকে পাকড়াও কর ১৯১ ১৬৮-কোন ব্যক্তি বিশেষের সিদ্ধান্ত মনে নিতে রাজী হয়ে ১৯১ ১৬৯-কোন বনীকে হত্যা করা ১৯২ ১৭০-কেউ কি নিজেকে বন্দী করাতে পারে ১৭২-মুশরিকদের নিকট থেকে মুক্তিপণ গ্রহণ করা ১৯৬ ১৭২-মুশরিকদের নিকট থেকে মুক্তিপণ গ্রহণ করা ১৯৬ ১৭৩-দারুক্স হরবের অধিবাসী ১৯৭ ১৭৪-যিখীদের রক্ষার প্রয়োজনে যুদ্ধ করা ১৯৭ ১৭৫-বিদেশী প্রতিনিধি দলকে উপহার দেয়া ১৯৭ ১৭৬-বিদ্ধীদের স্বাধান্ত ভিনিধিদের সাথে উত্তম পোশাকে সাহ্লাত দান করা ১৯৮ ১৭৮-বাসকের সামনে কিভাবে ইসলামকে তুলে ধরতে হবে ১৯৯-ইছদীদের উদ্দেশে নবী (সা)- এর আহ্বান ১৮০-দারুক্স হারবে ইসলাম গ্রহণকারী ১৮১-ইমানের পক্ষ থেকে আদাম- হুমারী ১০১ ১৮৬-শুক্রর আক্রমণের মুখে নিজেই সেনাধ্যক্ষর দায়িত্ব গ্রহণ করা ২০৪ ১৮৪-জিহাদে কেক্স থেকে সামরিক সাহায্য প্রদান করা ১০৫ ১৮৫-বিজয় লাভের পর শত্রর ২০৪ ১৮৪-জিহাদে কেক্স থেকে সামরিক সাহায্য প্রদান করা ১০৫ ১৮৫-বিজয় লাভের পর শত্রর ২০৫ ১৮৪-জিহাদে কেক্স থেকে সামরিক সাহায্য প্রদান করা ১০৫ ১৮৫-বিজয় লাভের পর শত্রর ২০৫ ১৮৪-কির লাভের পর শত্রর ২০৫ ১৮৪-কির লাভের পর শত্রর ২০৫ ১৮৪-কির লাভের পর শত্রর ২০৫ ১৮৫-বিজয় লাভের পর শত্রর ২০৫ ১৮৫-বিজয় লাভের পর শত্রর ২০৫ ১৮৫-বিজয় লাভের পর শত্রর ২০৫ ১৮৪-বিজয় লাভের পর শত্রর ১০৪ ১৮৫-বিজয় লাভের পর শত্রর ২০৫ ১৮৫-বিজয় লাভের পর শত্রর ২০৫ ১৮৫-বিজয় লাভের পর শত্রর ২০৫ ১৮৫-বিজয় লাভের পর শত্রর ১৯১ ১৮৪-কার নিল্ন বিজ্ঞার বিলা মান্তর পর্বার্টি, ১৮৫-বিজয় লাভের পর শত্রর ১০১ ১৮৫-বিজয় লাভের পর শত্রর ১৯০ ১৮৪-বিল্লাক নিল্লা ১০০ ১৮৪-বিল্লাক নিল্লা ১৯০ ১৯০-বার্ট্র নিল্লে কর লিনা মান্তর করা বিলা সাভ্রের নিলা ২০০ ১৯০-বার্ট্র নিলার বিজয় লিত্র করে ১৯০ ১৮৪-বিল্লাক নিলা ১৯০ ১৯০-বার্ট্র নিলার নিলা ১৯০ ১৯০-বার্ট্র নিলার নিলা ১৯০ ১৯০-বার্ট্র নিলার নিলার বিলা ১৯০ ১৯০-বার্ট্র প্রবিল্ল নিলা ১৯০ ১৯০-বার্ট্র নিলা ১৯০ ১৯০-বার নিলার সিলাবর ভাজনাত বিক্র নিলা ১৯০ ১৯০-বার্ট্র কর বিলা ১৯০ ১৯০-বার্ট্র কর বিলা ১৯০ ১৯০-বার্ট্র কর বিলা ১৯০ ১৯০-বার্ট্র কর বিলা |                                    |             | ১৮৭-মুশরিকরা কোন মুসলমানের    |             |
| বলে, ওকে পাকড়াও কর ১৯১ ১৬৮-কোন ব্যক্তি বিশেষের সিদ্ধান্ত মেনে নিতে রাজী হয়ে ১৯১ ১৬৯-কোন বন্দীকে হত্যা করা ১৯২ ১৭০-কেউ কি নিজেকে বন্দী করাতে পারে ১৭২-মুশরিকদের নিকট থেকে মুক্তিপণ গ্রহণ করা ১৯৬ ১৭৩-দারুল্ল হরবের অধিবাসী ১৯৭ ১৭৪-যিশ্বীদের রক্ষার প্রয়োজনে যৃদ্ধ করা ১৯৭ ১৭৭-বিদেশী প্রতিনিধি দলকে উপহার দেয়া ১৯৭ ১৭৭-বালিকের সামনে কিভাবে ইসলামকে তুলে ধরতে হবে ১৯৯-সাফর থেকে প্রত্যাবর্তন করে ব্রহ্মলামকে তুলে ধরতে হবে ১৯৯-সাফর হতে প্রত্যাবর্তন করে ব্রহ্মলামকে কুলে ধরতে হবে ১৯৯-সাফর হেতে প্রত্যাবর্তন করে ২০১-ইমামের পক্ষ থেকে আদম- ভ্যারী ২০২ ১৮২-ফাজের ব্যক্তির দ্বারাও আল্লাহ ব্রিবের সাহায্য সহযোগিতা করিয়ে থাকেন ১০৬-শক্রর আক্রমণের মুর্খে নিজেই সেনাধ্যক্ষের দায়িত্ব গ্রহণ করা ১০৮৪-জিহাদে কেন্দ্র থেকে সামরিক সাহায্য প্রদান করা ২০৫ ১৮৪-জিহাদে কেন্দ্র থেকে সামরিক সাহায্য প্রদান করা ২০৫ ১৮৫-বিজয় লাভের পর শক্রর ২০৫ ১৮৫-বিজয় লাভের পর শক্রর ২০৫ ১৮৫-বিজয় লাভের পর শক্রর                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | _                                  |             |                               | ২০৬         |
| ১৬৮-কোন ব্যক্তি বিশেষের সিদ্ধান্ত মেনে নিতে রাজী হয়ে ১৯১ ১৬৯-কোন বন্দীকে হত্যা করা ১৯২ ১৭০-কেউ কি নিজেকে বন্দী করাতে পারে ১৯১ ১৭১-বন্দী মুজি ১৯৫ ১৭২-মুশরিকদের নিকট থেকে মুক্তিপণ গ্রহণ করা ১৯৬ ১৭৩-দারন্দল হরবের অধিবাসী ১৯৭ ১৭৪-যিশ্বীদের রক্ষার প্রয়োজনে যৃদ্ধ করা ১৭৭-বিদেশী প্রতিনিধি দলকে উপহার দেয়া ১৯৭ ১৭৭-বালিনিধিদের সাথে উত্তম পেশাকে সান্ধান্ত দান করা ১৯৮ ১৭৭-বাজিনিধিদের সাথে উত্তম পেশাকে সান্ধান্ত দান করা ১৯৮ ১৭৮-বালকের সামনে কিভাবে ইসলামকে তুলে ধরতে হবে ১৯৯-ইক্দীদের উদ্দেশে নবী (সা)- এর আহ্বান ১৮০-দারন্দল হারবে ইসলাম গ্রহণকারী ১০১ ১৮২-ইমামের পক্ষ থেকে আদম- ভুমারী ২০১ ১৮২-ইমামের পক্ষ থেকে আদ্বাহ বিরে প্রান্তন প্রর্থা বর্গ করে বির প্রাক্তর ব্যক্তির দ্বারাও আল্লাহ বিরে রাহাত্য সহযোগিতা করিয়ে থাকেন ১০৬-শক্রর আক্রমণের মুখে নিজেই সেনাধ্যক্রের দায়িত্ব গ্রহণ করা ১০৮-বিজয় লাভের পর শক্রর ২০০ ১৮৪-জিহাদে কেন্দ্র থেকে সামরিক সাহাত্য প্রদান করা ১০৮ ১৮৫-বিজয় লাভের পর শক্রর                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                    | 797         | ১৮৮-ফারসী বা অ-আরবী ভাষায়    |             |
| স্কেন নিতে রাজী হয়ে ১৯১ ১৮৯-যুদ্ধ পর্ক সম্পদ আত্মসাত ২০৮ ১৬৯-কোন বন্দীকে হত্যা করা ১৯২ ১৭০-কেউ কি নিজেকে বন্দী করাতে পারে ১৯২ ১৭১-বন্দী যুজি ১৯৫ ১৭২-যুশরিকদের নিকট থেকে মুক্তিপণ গ্রহণ করা ১৯৬ ১৭৪-যিশ্বীদের রক্ষার প্রয়োজনে যুদ্ধ করা ১৯৭ ১৭৪-যিশ্বীদের রক্ষার প্রয়োজনে যুদ্ধ করা ১৯৭ ১৭৪-বিজয়ের বর্গনির প্ররাজন নেই ১৭৪-বিজয়ের সুসংবাদদাতাকে কোন কিছু দিয়ে পুরঙ্গুত করার বর্ণনা ২১১ ১৪-ইসলাম বিজয়ী হওয়ার পর হিজরতের প্রয়োজন নেই ১৯৭ ১৭৪-বিজয়ের সুপারিশ ১৯৭ ১৭৭-প্রতিনিধিদের সাথে উত্তম পোশাকে সান্ধাত দান করা ১৯৮ ১৭৭-প্রতিনিধিদের সাথে উত্তম পোশাকে সান্ধাত দান করা ১৯৮ ১৭৮-বালকের সামনে কিভাবে ইসলামকে তুলে ধরতে হবে ১৯৯ ১৮০-বার্লকের হারাও আল্লাহ বীনের সাহায্য সহযোগিতা করিয়ে থাকেন ১৮০-শক্রর আক্রমণের মুখে নিজেই সেনাধ্যক্ষের বাত্তির ছারাও আল্লাহ বীনের সাহায্য সহযোগিতা করিয়ে থাকেন ১৮৪-জিহাদে কেন্দ্র থেকে সামরিক সাহায্য প্রদান করা ২০৫ ১৮৪-জিহাদে কেন্দ্র থেকে সামরিক সাহায্য প্রদান করা ২০৫ ১৮৫-বিজয় লাভের পর শক্রর                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ·                                  |             | কথা বলা                       | २०१         |
| ১৬৯-কোন বন্দীকে হত্যা করা ১৯২ ১৭০-কেউ কি নিজেকে বন্দী করাতে পারে ১৭১-বন্দী মুজি ১৯৫ ১৭২-বুদারিকদের নিকট থেকে মুক্তিপণ গ্রহণ করা ১৯৬ ১৭৩-দারুল হরবের অধিবাসী ১৯৭ ১৭৪-বিশ্বাদের রক্ষার প্রয়োজনে যুদ্ধ করা ১৯৭ ১৭৪-বিশ্বাদের রক্ষার প্রয়োজনে যুদ্ধ করা ১৯৭ ১৭৪-বিশ্বাদির সুপারিশ ১৯৭ ১৭৭-প্রতিনিধিদের সাথে উত্তম পোশাকে সান্ধাত দান করা ১৯৮ ১৭৭-প্রতিনিধিদের সাথে উত্তম পোশাকে সান্ধাত দান করা ১৯৮ ১৭৮-বাগকের সামনে কিভাবে ইসলামকে তুলে ধরতে হবে ১৯৯-স্কর থেকে প্রত্যাবর্তন করে ব্যাহ্বান করা ১৮০-দারুল হারবে ইসলাম গ্রহণকারী ১৮১-ইমামের পক্ষ থেকে আদম- ভ্যারী ১৮২-ইমামের পক্ষ থেকে আদ্মাহ শ্বানের সাহায্য সহযোগিতা করিয়ে থাকেন ১৮৬-শক্তর আক্রমণের মুখে নিজেই সেনাধ্যক্ষের দায়িত্ব গ্রহণ করা ১৮৪-জিহাদে কেন্দ্র থেকে সামরিক সাহায্য প্রদান করা ১৮৫-বিজয় লাভের পর শক্তর ১০৫-গনীমাতের পঞ্চমাংশ ২০৪-নবী (সা)-এর বর্ম, ছড়ি, তরবারি, পানপাত্র, অঞ্বন্ন। ২০৮-গনীমাতের পঞ্চমাংশ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                    |             | ১৮৯-যুদ্ধ লব্ধ সম্পদ আত্মসাত  | ২০৮         |
| ১৭০-কেউ কি নিজেকে বন্দী করাতে পারে ১৯২ ১৭১-বন্দী মুজি ১৯৫ ১৭২-মুশরিকদের নিকট থেকে মুক্তিপণ গ্রহণ করা ১৯৬ ১৭৪-মুখীনের রক্ষার প্রয়োজনে যুদ্ধ করা ১৭৪-যিখীদের রক্ষার প্রয়োজনে যুদ্ধ করা ১৭৫-বিদেশী প্রতিনিধি দলকে উপহার দেয়া ১৯৭ ১৭৭-প্রতিনিধিদের সাথে উত্তম পোশাকে সাক্ষাত দান করা ১৯৮ ১৭৮-বালকের সামনে কিভাবে ইসলামকে তুলে ধরতে হবে ১৯৯-ইছদীদের উদ্দেশে নবী (সা)- এর আহ্বান ১৮১-ইমামের পক্ষ থেকে আদম- ভুমারী ১৮১-ইমামের পক্ষ থেকে আদম- ভুমারী ১০২ ১৮২-ফাজের ব্যক্তির দ্বারাও আল্লাহ দ্বীনের সাহায্য সহযোগিতা করিরে থাকেন ১৮৩-শক্তর আক্রমণের মুখে নিজেই সেনাধ্যক্ষের দায়িত্ব গ্রহণ করা ১৮৫-বিজয় লাভের পর শক্তর ১০৫-বিজয় লাভের পর শক্তর ১০৫-বিজয় লাভের পর শক্তর ১০৫-বিজয় লাভের পর শক্তর ১০৫-গনীমাতের প্রকাংশ ২২৪ ১৯৫-মুক্ত বির্বাধীন করা ১৯৮ ১৯৯-সফর থেকে প্রভ্যাবর্তন করে নামায় আদায় করা ১৯৬ ১৯৯-সফর হতে প্রত্যাবর্তন করে বাজ্বিকা ২০১ ১৯০-সফর হতে প্রত্যাবর্তন করে বাজ্বিকা ২০১ ১৯০-সফর হতে প্রত্যাবর্তন করে বাজ্বিন ব্যক্তন্তা ২১৪ ১৯০-সফর থেকে প্রত্যাবর্তন করে বাজ্বিন ব্যক্তন্তা ২১৪ ১৯০-সফর হতে প্রত্যাবর্তন করে বাজ্বিন ব্যক্তন্তা ২১৪ ১৯০-সফর হত্তর স্বাল্বিল ১৯০ ১৯০-সফর থেকে প্রত্যাবর্তন করে ১৯০-সফর হতে প্রত্যাবর্তন করে বাজ্বিন করে ১৯০ ১৯০-সফর থেকে প্রত্যাবর্তন করে ১৯০ ১৯০-সফর হতে প্রত্যাবর্তন করে ১৯০ ১৯০-সফর থেকে প্রত্যাবর্তন করে বাজ্বিন করে ১৯০ ১৯০-সফর থেকে প্রত্যাবর্তন করে ১৯০ ১৯০-সফর থেকে প্রত্যাবর্তন করে ১৯০ ১৯০-সফর বিজ্বাকর বার্ব                 |                                    | ১৯২         | ১৯০-মামুলী চুরি               | ২০৯         |
| পারে ১৯২ বন্ধরী যবেহ করে থাওয়া ২১০ ১৭১-বন্দী মুজি ১৯৫ ১৯২-বিজয়ের সুসংবাদ দান করা ২১০ ১৭২-মুশরিকদের নিকট থেকে মুক্তিপণ গ্রহণ করা ১৯৬ ১৭৩-দারুল হরবের অধিবাসী ১৯৭ ১৭৪-যিশ্বীদের রন্ধার প্রয়োজনে যুদ্ধ করা ১৯৭ ১৭৫-বিদেশী প্রতিনিধি দলকে উপহার দেয়া ১৯৭ ১৭৬-যিশ্বীদের সুপারিশ ১৯৭ ১৭৬-রালকের সামনে কিভাবে ইসলামনে কুলা ধরতে হবে ১৯৮-ইছদীদের উদ্দেশে নবী (সা)- এর আহ্বান ১৮০-দারুল হারবে ইসলাম গ্রহণকারী ১৮১-ইমামের পক্ষ থেকে আদম- ভ্যারী ১৮১-ইমামের পক্ষ থেকে আদ্মা- ভ্যারী ১০২ ১৮০-শক্রর আক্রমণের মুখে নিজেই সেনাধ্যক্রের দায়িত্ব গ্রহণ করা ১৮৪-জিহাদে কেন্দ্র থেকে সামরিক সাহায্য প্রদান করা ১৮৫-বিজয় লাভের পর শক্রর                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ১৭০-কেউ কি নিজেকে বন্দী করায়ে     |             | ১৯১-বন্টনের পর্বে গনীমাতের উট |             |
| ১৭১-বশী মৃত্তি ১৭২-মুশরিকদের নিকট থেকে মৃত্তিপণ গ্রহণ করা ১৯৬ ১৭৩-দারুল হরবের অধিবাসী ১৯৭ ১৭৪-বিদ্মীদের রক্ষার প্রয়োজনে যুদ্ধ করা ১৯৭ ১৭৫-বিদেশী প্রতিনিধি দলকে উপহার দেয়া ১৯৭ ১৭৬-বিদ্মীদের সুপারিশ ১৯৭ ১৭৬-বিদ্মীদের সুপারিশ ১৯৭ ১৭৮-বালকের সামনে কিভাবে ইসলামকে তুলে ধরতে হবে ১৯৯ ১৮০-বালকের সামনে কিভাবে ইসলামকে তুলে ধরতে হবে ১৯৯ ১৮০-দারুল হারবে ইসলাম গ্রহণকারী ১০১ ১৮১-ইমামের পক্ষ থেকে আদম- ভুমারী ১৮১-ইমামের পক্ষ থেকে আদম- ভুমারী ১৮২-ফাজের ব্যক্তির দ্বারাও আল্লাহ দ্বীনের সাহায্য সহযোগিতা করিরে থাকেন ১৮৬-শক্রর আক্রমণের মুখে নিজেই সেনাধ্যক্ষের দায়িত্ব গ্রহণ করা ১৮৫-বিজয় লাভের পর শক্রর ১০৫ ১৮৫-বিজয় লাভের পর শক্রর                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | পারে                               | ১৯২         |                               | २५०         |
| ১৭২-মুশরিকদের নিকট থেকে মুক্তিপণ গ্রহণ করা ১৯৬ ১৭৩-দারুল হরবের অধিবাসী ১৯৭ ১৭৪-ঘিখীদের রক্ষার প্রয়োজনে যুদ্ধ করা ১৯৭ ১৭৫-বিদেশী প্রতিনিধি দলকে উপহার দেয়া ১৯৭ ১৭৬-ঘিখীদের সুপারিশ ১৯৭ ১৭৬-বালকের সামনে কিভাবে ইসলামক তুলে ধরতে হবে ১৯৯ ১৭৮-বালকের সামনে কিভাবে ইসলামকে তুলে ধরতে হবে ১৯৯ ১৭৯-ইছণীদের উদ্দেশে নবী (সা)- এর আহ্বান ১৮০-দারুল হারবে ইসলাম গ্রহণকারী ১০২ ১৮১-ইমামের পক্ষ থেকে আদম- ভুমারী ১৮২-ফাজের ব্যক্তির ঘারাও আল্লাহ দ্বীনের সাহায্য সহযোগিতা করিরে থাকেন ১৮৩-শক্রর আক্রমণের মুধে নিজেই সেনাধ্যক্ষের দায়িত্ব গ্রহণ করা ১০৪ ১৮৪-জিহাদে কেন্দ্র থেকে সামরিক সাহায্য প্রদান করা ১০৫ ১৮৫-বিজয় লাভের পর শক্রর ২০৫ ১৮৫-বিজয় লাভের পর শক্রর                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ১৭১-বন্দী মুক্তি                   | 286         |                               |             |
| দ্বিজ্ঞপণ গ্রহণ করা ১৯৬ ১৭৩-দারুল হরবের অধিবাসী ১৯৭ ১৭৪-থিখীদের রক্ষার প্রয়োজনে যুদ্ধ করা ১৯৭ ১৭৫-বিদেশী প্রতিনিধি দলকে উপহার দেয়া ১৯৭ ১৭৬-থিখীদের সুপারিশ ১৯৭ ১৭৬-থিখীদের সুপারিশ ১৯৭ ১৭৬-থিখীদের সাথে উত্তম পোশাকে সাক্ষাত দান করা ১৯৮ ১৭৮-বালকের সামনে কিভাবে ইসলামকে তুলে ধরতে হবে ১৯৯ ১৭৯-ইহুদীদের উদ্দেশে নবী (সা)- এর আহ্বান ১৮০-দারুল হারবে ইসলাম গ্রহণকারী ১০২ ১৮১-ইমামের পক্ষ থেকে আদম- তমারী ১৮২-ফাজের ব্যক্তির ঘারাও আল্লাহ দ্বীনের সাহায্য সহযোগিতা করিরে থাকেন ১৮৩-শক্রর আক্রমণের মুধে নিজেই সেনাধ্যক্ষের দায়িত্ব গ্রহণ করা ১৮৪-জিহাদে কেন্দ্র থেকে সামরিক সাহায্য প্রদান করা ১৮৫-বিজয় লাভের পর শক্রর ১০৫ ১৮৫-বিজয় লাভের পর শক্রর                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | •                                  |             |                               | •-          |
| ১৭৩-দারুল হরবের অধিবাসী ১৭৪-িঘন্মীদের রক্ষার প্রয়োজনে যুদ্ধ করা ১৯৭ ১৭৫-বিদেশী প্রতিনিধি দলকে উপহার দেয়া ১৯৭ ১৭৬-ঘিন্মীদের সুপারিশ ১৯৭ ১৭৬-ঘিন্মীদের সুপারিশ ১৯৭ ১৭৬-থ্রতিনিধিদের সাথে উত্তম পোশাকে সাক্ষাত দান করা ১৯৮ ১৭৮-বালকের সামনে কিভাবে ইসলামকে তুলে ধরতে হবে ১৯৯ ১৮০-দারুল হারবে ইসলাম প্রহণকারী ২০১ ১৮১-ইমামের পক্ষ থেকে আদম- ভ্যারী ১৮২-ফাজের ব্যক্তির ঘারাও আল্লাহ ব্দিরের সাহায্য সহযোগিতা করিয়ে থাকেন ১৮৬-শক্রর আক্রমণের মুখে নিজেই সেনাধ্যক্ষের দায়িত্ গ্রহণ করা ১৮৪-জিহাদে কেন্দ্র থেকে সামরিক সাহায্য প্রদান করা ২০৫ ১৮৫-বিজয় লাভের পর শক্রর                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | মুক্তিপণ গ্রহণ করা                 | ১৯৬         | -,                            | <b>۶</b> ۷۷ |
| হজরতের প্রয়োজন নেই ২১১ করা ১৯৭ ১৭৫-বিদেশী প্রতিনিধি দলকে উপহার দেয়া ১৯৭ ১৭৬-ফ্রিম্মানের সুপারিশ ১৯৭ ১৭৭-প্রতিনিধিদের সাথে উত্তম পোশাকে সাক্ষাত দান করা ১৯৮ ১৭৮-বালকের সামনে কিভাবে ইসলামকে তুলে ধরতে হবে ১৯৯ ১৮০-ক্রমল হারবে ইসলাম প্রহণকারী ২০১ ১৮১-ইমামের পক্ষ থেকে আদম- ভ্যারী ১৮২-ফাজের ব্যক্তির দ্বারাও আল্লাহ দ্বীনের সাহায্য সহযোগিতা করিয়ে থাকেন ১৮৬-শক্রর আক্রমণের মুখে নিজেই সেনাধ্যক্ষের দায়িত্ব গ্রহণ করা ১৮৪-জিহাদে কেন্দ্র থেকে সামরিক সাহায্য প্রদান করা ২০৫ ১৮৫-বিজয় লাভের পর শক্রর ২০৫ ১৯৮-মুদ্ধ ফেরত সৈনিকদেরকে অভ্যর্থনা জানানো ২১০ ১৯৭-জ্বিদ থেকে প্রত্যাবর্তন করে কি বলতে হবে ২১৪ ১৯৮-সফর থেকে প্রত্যাবর্তন করে করে কলতে হবে ২১৪ ২০০-গনীমাতের অর্থনর করে ২১৬ ২০০-গনীমাতের প্রকাতের পর হল বেলি স্বান্তর প্রকান্তর ২০০-নবীর ব্রীদের বসতবাটী ২২৫ ২০৫-গনীমাতের পঞ্চমাংশ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ১৭৩-দারুল হরবের অধিবাসী            | <i>የ</i> ልረ |                               |             |
| করা  ১৭৫-বিদেশী প্রতিনিধি দলকে উপহার দেয়া  ১৯৭ ১৭৬-যিখীদের সুপারিশ ১৯৭ ১৭৭-প্রতিনিধিদের সাথে উত্তম পোশাকে সাক্ষাত দান করা ১৯৮ ১৭৮-বালকের সামনে কিভাবে ইসলামকে তুলে ধরতে হবে ১৯৯ ১৭৯-ইছদীদের উদ্দেশে নবী (সা)- এর আহ্বান ১০১ ১৮০-দারুল হারবে ইসলাম প্রহণকারী ২০১ ১৮১-ইমামের পক্ষ থেকে আদম- ভুমারী ১০২ ভ্রমানের ব্যক্তির দ্বারাও আল্লাহ দ্বীনের সাহায্য সহযোগিতা করিয়ে থাকেন ১৮৩-শব্দুর আক্রমণের মুধে নিজেই সেনাধ্যক্ষের দায়িত্ব গ্রহণ করা ১৮৪-জিহাদে কেন্দ্র থেকে সামরিক সাহায্য প্রদান করা ২০৫ ১৮৫-বিজয় লাভের পর শব্দুর ২০৫ ১৮৫-বিজয় লাভের পর শব্দুর ২০৫ ১৮৫-বিজয় লাভের পর শব্দুর ২০৫ ১৯৫-মুমিন নারী আল্লাহর নাফরমানি করলে ২১৬ ১৯৭-জিহাদ থেকে প্রত্যাবর্তন করে কি বলতে হবে ২১৪ ১৯৮-সফর থেকে প্রত্যাবর্তন করে করে কলতে হবে ২১৪ ১৯৮-সফর থেকে প্রত্যাবর্তন করে বাদ্য পরিবেশন ২১৬ ২০০-গনীমাতের অর্ক-পঞ্চমাংশ বায়তুলমালে জমা দেয়া ২২৪ ১৮৪-জিহাদে কেন্দ্র থেকে সামরিক সাহায্য প্রদান করা ২০৫ ১৮৫-বিজয় লাভের পর শব্দুর                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ১৭৪-যিশ্বীদের রক্ষার প্রয়োজনে যুং | <b>ন</b>    |                               | <i>۲</i> ۲۶ |
| র্বাবিদেশী প্রতিনিধি দলকে  উপহার দেয়া  ১৯৭ ১৭৬-যিন্মীদের সুপারিশ ১৯৭ ১৭৭-প্রতিনিধিদের সাথে উত্তম পোশাকে সাক্ষাত দান করা ১৯৮ ১৭৮-বালকের সামনে কিভাবে ইসলামকে তুলে ধরতে হবে ১৯৯ ১৯৮-সফর থেকে প্রত্যাবর্তন করে ১৭৯-ইহুদীদের উদ্দেশে নবী (সা)- এর আহ্বান ১০১ ১৮০-দারুল হারবে ইসলাম প্রহণকারী ২০১ ১৮১-ইমামের পক্ষ থেকে আদম- ভুমারী ১৮২-ফাজের ব্যক্তির দ্বারাও আল্লাহ দ্বীনের সাহায্য সহযোগিতা করিয়ে থাকেন ১৮০-শক্রন আক্রমণের মুখে নিজেই সেনাধ্যক্ষের দায়িত্ব গ্রহণ করা ১৮৪-জিহাদে কেন্দ্র থেকে সামরিক সাহায্য প্রদান করা ২০৫ ১৮৫-বিজয় লাভের পর শক্রর ২০৫-গনীমাতের পঞ্চমাংশ ২২৪ ২০৪-নবী (স)-এর ওফাতের পর তর্বারি, পানপাত্র, অঙ্কুরী ২২৮ ১৮৫-বিজয় লাভের পর শক্রর                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | -                                  | <b>የ</b> ልረ |                               |             |
| উপহার দেয়া ১৯৭ ১৭৬-যিশীদের সুপারিশ ১৯৭ ১৭৭-প্রতিনিধিদের সাথে উত্তম পোশাকে সাক্ষাত দান করা ১৯৮ ১৭৮-বাঙ্গকের সামনে কিভাবে ইসলামকে তুলে ধরতে হবে ১৯৯ ১৯৯-সফর থেকে প্রত্যাবর্তন করে ১৭৯-ইছদীদের উদ্দেশে নবী (সা)- এর আহ্বান ১৮০-দারুল হারবে ইসলাম গ্রহণকারী ১০১ ১৮১-ইমামের পক্ষ থেকে আদম- ভুমারী ১০২ ১৮২-ফাজের ব্যক্তির দ্বারাও আল্লাহ ব্বীনের সাহায্য সহযোগিতা করিয়ে থাকেন ১৮৩-শক্রর আক্রমণের মুখে নিজেই সেনাধ্যক্ষের দায়িত্ গ্রহণ করা ১৮৪-জিহাদে কেন্দ্র থেকে সামরিক সাহায্য প্রদান করা ১০৫ ১৮৫-বিজয় লাভের পর শক্রর ২০৫ ১৯৬-যুদ্ধ ফেরত সৈনিকদেরকে করে কি বলতে হবে ২১৪ ১৯৮-সফর থেকে প্রত্যাবর্তন করে ২০১ ১৯৮-সফর থেকে প্রত্যাবর্তন করে খাদ্য পরিবেশন ২১৬ ২০০-গনীমাতের অক-পঞ্চমাংশ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                    |             |                               | ২১২         |
| ১৭৭-প্রতিনিধিদের সাথে উত্তম পোশাকে সাক্ষাত দান করা ১৯৮ ১৭৮-বালকের সামনে কিভাবে ইসলামকে তুলে ধরতে হবে ১৯৯ ১৭৯-ইহুদীদের উদ্দেশে নবী (সা)- এর আহ্বান ১০১ ১৮০-দারুল হারবে ইসলাম প্রহণকারী ২০১ ১৮১-ইমামের পক্ষ থেকে আদম- শুমারী ১৮২-ফাজের ব্যক্তির দ্বারাও আল্লাহ দ্বীনের সাহায্য সহযোগিতা করিয়ে থাকেন ১৮৩-শক্রর আক্রমণের মুখে নিজেই সেনাধ্যক্ষের দায়িত্ব গ্রহণ করা ১৮৪-জিহাদ থেকে সামরিক সাহায্য প্রদান করা ১৯৮ সঞ্চর বিলহাদ থেকে প্রত্যাবর্তন করে ১৯৮-সফর থেকে প্রত্যাবর্তন করে ২১৬ ২০০-গনীমাতের অর্থর এক- পঞ্চমাংশ ফর্ম ২০১-গনীমাতের এক-পঞ্চমাংশ বায়তুলমালে জমা দেয়া ২২৪ ১৮৪-জিহাদে কেন্দ্র থেকে সামরিক সাহায্য প্রদান করা ২০৫ ১৮৫-বিজয় লাভের পর শক্রর ২০৫-গনীমাতের পঞ্চমাংশ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | _                                  | ን৯৭         |                               |             |
| ১৭৭-প্রাতানাধদের সাথে ডন্তম পোশাকে সাক্ষাত দান করা ১৯৮ ১৭৮-বাপকের সামনে কিভাবে ইসলামকে তুলে ধরতে হবে ১৯৯ ১৭৯-ইহুদীদের উদ্দেশে নবী (সা)- এর আহ্বান ১৮০-দারুল হারবে ইসলাম রহণকারী ১০১ ১৮১-ইমামের পক্ষ থেকে আদম- শুমারী ১০২ ১৮২-ফাজের ব্যক্তির ঘারাও আল্লাহ ঘীনের সাহায্য সহযোগিতা করিয়ে থাকেন ১৮৩-শাক্রর আক্রমণের মুখে নিজেই সেনাধ্যক্ষের দায়িত্ব গ্রহণ করা ১৮৪-জিহাদে কেন্দ্র থেকে সামরিক সাহায্য প্রদান করা ১৯৮ ১৯৭-জিহাদ থেকে প্রত্যাবর্তন করে কি বলতে হবে ১৯৪ ১৯৮-সফর থেকে প্রত্যাবর্তন করে ১৯৮-সফর হতে প্রত্যাবর্তন করে ২১৬ ১৯৯-সফর হতে প্রত্যাবর্তন করে থাদ্য পরিবেশন ২১৬ ২০০-গনীমাতের অর্থ্যর এক- পঞ্চমাংশ ফরয ২০১ ১৮৩-শাক্রর আক্রমণের মুখে নিজেই সেনাধ্যক্ষের দায়িত্ব গ্রহণ করা ২০৪ ১৮৪-জিহাদে কেন্দ্র থেকে সামরিক সাহায্য প্রদান করা ২০৫ ১৮৫-বিজয় লাভের পর শক্রর                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ~                                  | <i>የል</i> ረ | _                             | २১७         |
| ১৭৮-বালকের সামনে কিভাবে ইসলামকে তুলে ধরতে হবে ১৯৯ ১৭৯-ইহুদীদের উদ্দেশে নবী (সা)- এর আহ্বান ১৮০-দারুল হারবে ইসলাম গ্রহণকারী ২০১ ১৮১-ইমামের পক্ষ থেকে আদম- ভমারী ১০২-ফাজের ব্যক্তির দ্বারাও আল্লাহ দ্বীনের সাহায্য সহযোগিতা করিয়ে থাকেন ১৮৩-শক্রর আক্রমণের মুখে নিজেই সেনাধ্যক্ষের দায়িত্ব গ্রহণ করা ১৮৪-জিহাদে কেন্দ্র থেকে সামরিক সাহায্য প্রদান করা ২০৫ ১৮৫-বিজয় লাভের পর শক্রর করে কি বলতে হবে ২১৪ ১৯৮-সফর থেকে প্রভাবর্তন করে ১৯৮-সফর থেকে প্রভাবর্তন করে নামায আদায় করা ২১৬ ১৯৯-সফর হতে প্রভাবর্তন করে খাদ্য পরিবেশন ২১৬ ২০০-গনীমাতের অর্থ্যর এক- পঞ্চমাংশ ফরয ২০১-গনীমাতের এক-পঞ্চমাংশ ২২৪ ১০২-নবী (স)-এর ওফাতের পর তার স্ত্রীগণের ভরণ-পোষণ ২২৪ ২০৩-নবীর স্ত্রীদের বসতবাটী ২২৫ ২০৪-নবী (স)-এর বর্ম, ছড়ি, তরবারি, পানপাত্র, অঙ্কুরী ২২৮ ১৮৫-বিজয় লাভের পর শক্রর                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                    |             |                               |             |
| ইসলামকে তুলে ধরতে হবে ১৯৯ ১৭৯-ইহুদীদের উদ্দেশে নবী (সা)-  এর আহ্বান ১৮০-দারুল হারবে ইসলাম গ্রহণকারী ১৮১-ইমামের পক্ষ থেকে আদম- ভুমারী ১৮২-ফাজের ব্যক্তির দ্বারাও আল্লাহ দ্বীনের সাহায্য সহযোগিতা করিয়ে থাকেন ১৮৩-শব্রুর আক্রমণের মুখে নিজেই সেনাধ্যক্ষের দায়িত্ব গ্রহণ করা ২০৪ ১৮৪-জিহাদে কেন্দ্র থেকে সামরিক সাহায্য প্রদান করা ১৮৫-বিজয় লাভের পর শব্রুর ১৮৫-বিজয় লাভের পর শব্রুর ১৯৮-সফর থেকে প্রত্যাবর্তন করে নামায আদায় করা ২১৬ ১৯৯-সফর থেকে প্রত্যাবর্তন করে ঝাদ্য পরিবেশন ২১৬ ২০০-গনীমাতের অর্থের এক- পঞ্চমাংশ ২২৪ বায়তুলমালে জমা দেয়া ২২৪ ১০২-নবী (স)-এর ওফাতের পর তার স্ত্রীগণের ভরণ-পোষণ ২২৪ ২০৩-নবীর স্ত্রীদের বসতবাটী ২২৫ ২০৪-নবী (স)-এর বর্ম, ছড়ি, তরবারি, পানপাত্র, অঙ্গুরী ২২৮ ১৮৫-বিজয় লাভের পর শব্রুর                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                    | 7%2         |                               | <b>4</b> 28 |
| ১৭৯-ইন্ট্দীদের উদ্দেশে নবী (সা)-  এর আহ্বান ১০১ ১৮০-দারুল হারবে ইসলাম থাদ্য পরিবেশন ২১৬ থ্রহণকারী ২০১ ১৮১-ইমামের পক্ষ থেকে আদম- শুমারী ১০২ ১৮২-ফাজের ব্যক্তির দ্বারাও আল্লাহ দ্বীনের সাহায্য সহযোগিতা করিয়ে থাকেন ১৮৩-শব্রুর আক্রমণের মুধে নিজেই সেনাধ্যক্ষের দায়িত্ব গ্রহণ করা ১৮৪-জিহাদে কেন্দ্র থেকে সামরিক সাহায্য প্রদান করা ১০৫ ১৮৫-বিজয় লাভের পর শব্রুর ২০১-গনীমাতের এক-পঞ্চমাংশ ২০৪-নবী (স)-এর ওফাতের পর তর্গর দ্বীগণের ভরণ-পোষণ ২২৪ ২০৩-নবীর দ্বীদের বসতবাটী ২২৫ ২০৪-নবী (স)-এর বর্ম, ছড়ি, তরবারি, পানপাত্র, অঙ্গুরী ২২৮ ১৮৫-বিজয় লাভের পর শব্রুর                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                    |             |                               | ν-          |
| এর আহ্বান ১৮০-দারুল হারবে ইসলাম গ্রহণকারী ১০১ ১৮১-ইমামের পক্ষ থেকে আদম- ভুমারী ১০২ ১৮২-ফাজের ব্যক্তির ঘারাও আল্লাহ ঘীনের সাহায্য সহযোগিতা করিয়ে থাকেন ১৮৩-শক্রর আক্রমণের মুখে নিজেই সেনাধ্যক্ষের দায়িত্ব গ্রহণ করা ১৮৪-জিহাদে কেন্দ্র থেকে সামরিক সাহায্য প্রদান করা ১০৫ ১৮৫-বিজয় লাভের পর শক্রর ২০১ ১৯৯-সফর হতে প্রত্যাবর্তন করে বাদ্য পরিবেশন ২০৬ ২০০-গনীমাতের অর্থন প্রফাংশ ২০৪-নবী (স)-এর ওফাতের পর তার দ্রীগণের ভরণ-পোষণ ২২৪ ২০৩-নবীর দ্রীদের বসতবাটী ২২৫ ২০৪-নবী (স)-এর বর্ম, ছড়ি, তরবারি, পানপাত্র, অঙ্কুরী ২২৮ ১৮৫-বিজয় লাভের পর শক্রর                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                    | 200         |                               | २ऽ७         |
| ১৮০-দারুল হারবে ইসলাম থান্য পরিবেশন ২১৬ থ্রহণকারী ২০১ ১৮১-ইমামের পক্ষ থেকে আদম- শুমারী ১০২ ১৮২-ফাজের ব্যক্তির দ্বারাও আল্লাহ দ্বীনের সাহায্য সহযোগিতা করিয়ে থাকেন ১০৩ ১৮৩-শক্রর আক্রমণের মুখে নিজেই সেনাধ্যক্ষের দায়িত্ব গ্রহণ করা ১০৪ ১৮৪-জিহাদে কেন্দ্র থেকে সামরিক সাহায্য প্রদান করা ১০৫ ১৮৫-বিজয় লাভের পর শক্রর খাদ্য পরিবেশন ২০০-গনীমাতের অর্থ্যর বক- পঞ্চমাংশ ফর্য ২০১-গনীমাতের এক-পঞ্চমাংশ ২০৪-নবী (স)-এর ওফাতের পর ২০৪-নবীর স্ত্রীগণের ভরণ-পোষণ ২২৪ ২০৩-নবীর স্ত্রীগদের বসতবাটী ২২৫ ২০৪-নবী (স)-এর বর্ম, ছড়ি, তরবারি, পানপাত্র, অঙ্গুরী ২২৮ ১৮৫-বিজয় লাভের পর শক্রর                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | , ,                                | 201         |                               | ,•          |
| গ্রহণকারী ১০১ ২০০-গনীমাতের অর্থের এক- ১৮১-ইমামের পক্ষ থেকে আদম- ভমারী ১০২ ২০১-গনীমাতের এক-পঞ্চমাংশ ১৮২-ফাজের ব্যক্তির দ্বারাও আল্লাহ দ্বীনের সাহায্য সহযোগিতা করিয়ে থাকেন ১০৩ ১৮৩-শক্রর আক্রমণের মুখে নিজেই সেনাধ্যক্ষের দায়িত্ব গ্রহণ করা ২০৪ ১৮৪-জিহাদে কেন্দ্র থেকে সামরিক সাহায্য প্রদান করা ১০৫ ১৮৫-বিজয় লাভের পর শক্রর ২০১-গনীমাতের অর্থের এক-পঞ্চমাংশ ২২৪ ২০১-গনীমাতের এক-পঞ্চমাংশ ২২৪ ২০২-নবী (স)-এর ওফাতের পর তার দ্রীগণের ভরণ-পোষণ ২২৪ ২০৩-নবীর দ্রীদের বসতবাটী ২২৫ ২০৪-নবী (স)-এর বর্ম, ছড়ি, তরবারি, পানপাত্র, অঙ্কুরী ২২৮ ১৮৫-বিজয় লাভের পর শক্রর                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                    | 403         |                               | २ऽ७         |
| ১৮১-ইমামের পক্ষ থেকে আদম- ত্বারী ১০২ ১৮২-ফাজের ব্যক্তির দ্বারাও আল্লাহ ব্যরতুলমালে জমা দেয়া ২২৪ দ্বীনের সাহায্য সহযোগিতা করিয়ে থাকেন ১০৩ ১৮৩-শব্দের আক্রমণের মুখে নিজেই সেনাধ্যক্ষের দায়িত্ব গ্রহণ করা ২০৪ ১৮৪-জিহাদে কেন্দ্র থেকে সামরিক সাহায্য প্রদান করা ১০৫ ১৮৫-বিজয় লাভের পর শব্দুর ২০২-গনীমাতের এক-পঞ্চমাংশ ২২৪ ২০২-নবী (স)-এর ওফাতের পর ২০৪-নবীর স্ত্রীদের বসতবাটী ২২৫ ২০৪-নবী (স)-এর বর্ম, ছড়ি, তরবারি, পানপাত্র, অঙ্গুরী ২২৮                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                    | <b>3</b> 03 |                               | 10          |
| তমারী ২০২ ২০১-গনীমাতের এক-পঞ্চমাংশ ১৮২-ফাজের ব্যক্তির দ্বারাও আল্লাহ বায়তুলমালে জমা দেয়া ২২৪ দ্বীনের সাহায্য সহযোগিতা করিয়ে থাকেন ২০৩ ১৮৩-শক্রর আক্রমণের মুখে নিজেই সেনাধ্যক্রের দায়িত্ব গ্রহণ করা ২০৪ ১৮৪-জিহাদে কেন্দ্র থেকে সামরিক সাহায্য প্রদান করা ২০৫ ১৮৫-বিজয় লাভের পর শক্রর ২০৫-গনীমাতের পঞ্চমাংশ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                    | (00         |                               | २১१         |
| ১৮২-ফাজের ব্যক্তির দ্বারাও আল্লাহ বায়তুলমালে জমা দেয়া ২২৪ দ্বীনের সাহায্য সহযোগিতা করিয়ে থাকেন ২০৩ ১৮৩-শক্রর আক্রমণের মুখে নিজেই সেনাধ্যক্ষের দায়িত্ব গ্রহণ করা ২০৪ ১৮৪-জিহাদে কেন্দ্র থেকে সামরিক সাহায্য প্রদান করা ২০৫ ১৮৫-বিজয় লাভের পর শক্রর ২০৫-গনীমাতের পঞ্চমাংশ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                    | ২০২         |                               | ν           |
| দ্বীনের সাহায্য সহযোগিতা করিয়ে থাকেন ১০৩ ১৮৩-শক্রর আক্রমণের মুখে নিজেই সেনাধ্যক্রের দায়িত্ব গ্রহণ করা ২০৪ ১৮৪-জিহাদে কেন্দ্র থেকে সামরিক সাহায্য প্রদান করা ১০৫ ১৮৫-বিজয় লাভের পর শক্রর ২০২-নবী (স)-এর ওফাতের পর ১০৩-নবীর স্ত্রীগদের বসতবাটী ২২৫ ২০৪-নবী (স)-এর বর্ম, ছড়ি, তরবারি, পানপাত্র, অঙ্কুরী ২২৮                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ১৮২-ফাজের ব্যক্তির দ্বারাও আল্লাহ  |             | •                             | <b>২</b> ২৪ |
| তার ব্রীগণের ভরণ-পোষণ ২২৪ ১৮৩-শত্রুর আক্রমণের মুখে নিজেই সেনাধ্যক্ষের দায়িত্ব গ্রহণ করা ২০৪ ১৮৪-জিহাদে কেন্দ্র থেকে সামরিক সাহায্য প্রদান করা ২০৫ ১৮৫-বিজয় লাভের পর শত্রুর ২০৫-গনীমাতের পঞ্চমাংশ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | দ্বীনের সাহায্য সহযোগিতা           |             |                               |             |
| ১৮৩-শব্রুর আক্রমণের মুখে নিজেহ সেনাধ্যক্ষের দায়িত্ব গ্রহণ করা ২০৪ ১৮৪-জিহাদে কেন্দ্র থেকে সামরিক সাহায্য প্রদান করা ২০৫ ১৮৫-বিজয় লাভের পর শব্রুর ২০৫-গনীমাতের পঞ্চমাংশ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                    | -           |                               | 228         |
| ১৮৪-জিহাদে কেন্দ্র থেকে সামরিক ২০৪-নবী (স)-এর বর্ম, ছড়ি, সাহায্য প্রদান করা ২০৫ তরবারি, পানপাত্র, অঙ্গুরী ২২৮ ১৮৫-বিজয় লাভের পর শক্রর ২০৫-গনীমাতের পঞ্চমাংশ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ১৮৩-শক্রর আক্রমণের মুখে নিজে       | <b>₹</b>    |                               |             |
| সাহায্য প্রদান করা ২০৫ তরবারি, পানপাত্র, অঙ্গুরী ২২৮<br>১৮৫-বিজয় লাভের পর শক্রর ২০৫-গনীমাতের পঞ্চমাংশ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | •                                  | २०8         |                               | २२७         |
| ১৮৫-বিজয় লাভের পর শক্রর ২০৫-গনীমাতের পঞ্চমাংশ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                    |             |                               |             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | _                                  | २०৫         | ,                             | २२४         |
| এলাকায় তিন দিন অবস্থান ২০৫ রসূলুল্লাহ (স) ও মিসকীনদের ২৩১                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                    |             | · ·                           |             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | এলাকায় তিন দিন অবস্থান            | २०४         | রসূলুল্লাহ (স) ও মিসকীনদের    | ২৩১         |

| অনুচ্ছেদ                        | পৃষ্ঠা      | অনুচ্ছেদ                            | পৃষ্ঠা   |
|---------------------------------|-------------|-------------------------------------|----------|
| ২০৬-আল্লাহর বাণী ঃ এক-          |             | ২২৩-নবী (স) কর্তৃক বাহরাইনে         |          |
| পঞ্চমাংশ আল্লাহ, রস্ল, তাঁর     |             | ভূমি প্রদান                         | ২৬৩      |
| নিকটাত্মীয়, ইয়াতীম, মিসকী     | ন           | ২২৪-চুক্তিবদ্ধ সম্প্রদায়ের কোন     |          |
| এবং পথিকদের জন্য"               | ২৩২         | ব্যক্তিকে বিনা অপরাধে হত্যা         |          |
| ২০৭-নবী বলেনঃ তোমাদের জন্য      | Ţ           | করার গোনাহ                          | ২৬৪      |
| গনীমাতকে হালাল করা হয়ে         | ছ ২৩৪       | ২২৫-আরব উপদ্বীপ থেকে                |          |
| ২০৮-যুদ্ধে অংশগ্রহণকারীরাই      |             | ইয়াহুদীদের বহিষ্কার                | ২৬৫      |
| গনীমাতের অর্থ লাভ করে           | ২৩৭         | ২২৬-মুশরিক মুসলমানদের সাথে          |          |
| ২০৯-গনীমাতের লোভে লড়াই ক       | রা ২৩৭      | বিশ্বাসঘাতকতা করলে                  |          |
| ২১০-উপস্থিত লোকদেরকে গনীমা      |             | ক্ষমা করা হবে কিনা ?                | ২৬৬      |
| বন্টন এবং অনুপস্থিতদের জন্য     |             | ২২৭-চুক্তি ভঙ্গকারীর জন্য           |          |
| <b>সংরক্ষণ</b>                  | ২৩৮         | ইমামের বদদোয়া করা                  | ২৬৭      |
| ২১১-বনু কুরায়যা ও বনু নাযির    |             | ২২৮-নারীগণ যদি কাউকে নিরাপ্ত        | 31       |
| গোত্রের সম্পদ                   | ২৩৮         | ও আশ্রয়দান করে তার বর্ণনা          | ২৬৮      |
| ২১২-নবী (স) ও খোলাফায়ে         |             | ২২৯-মুসলমান কর্তৃক নিরাপত্তা ও      |          |
| রাশেদার সাথে জিহাদে             |             | আশ্রয়দানের প্রতিশ্রুতি             | ২৬৮      |
| অংশগ্রহণকারী ব্যক্তি            | ২৩৮         | ২৩০-কাফেররা "আসলামনা" না            |          |
| ২১৩-ইমাম কাউকে কোথাও দৃত        |             | বলে কথাটি "সাবানা" বললে             | ২৬৯      |
| বানিয়ে প্রেরণ করলে             | <b>२</b> 8२ | ২৩১- সন্ধি ও চুক্তি ভংগকারীর        |          |
| ২১৪- আপদ-বিপদকালে গনীমাডে       | হর          | গোনাহের বর্ণনা                      | ২৬৯      |
| এক-পঞ্চমাংশ ব্যয় করা           | ২৪৩         | ২৩২-চুক্তি ও প্রতিশ্রুতি রক্ষাকারীর |          |
| ২১৫-গনীমাতের পঞ্চমাংশ গ্রহণ     |             | <b>মर्यामा</b>                      | ২৭০      |
| না করে বন্দীদের ওপর অনুগ্রহ     | ২৪৮         | ২৩৩-যিশ্মী কাউকে যাদু করলে          | ২৭০      |
| ২১৬-গনীমাতের এক-পঞ্চমাংশ        |             | ২৩৪-বিশ্বাসঘাতকতা সম্পর্কে          | ২৭১      |
| বন্টন রাষ্ট্র নেতার অধিকারভুত্ত |             | ২৩৫-কিভাবে চুক্তি ভঙ্গ বা রহিত      |          |
| ২১৭-নিহত শত্রু থেকে হস্তগত স    | শদের        | কর্তে হবে                           | २१२      |
| পঞ্চমাংশ গ্রহণ না করা           | ২৪৯         | ২৩৬-চুক্তিবদ্ধ হওয়ার পর            |          |
| ২১৮-দুর্বল ঈমানের মুসলমানদের    |             | বিশ্বাসঘাতকতা করা                   | २१२      |
| হৃদয় জয়ের জন্য                | २৫১         | ২৩৭-তিন দিন অথবা নির্দিষ্ট          |          |
| ২১৯-যুদ্ধের ময়দানে খাদ্যদ্রব্য |             | সময়ের জন্য সন্ধি করা               | ২৭৬      |
| প্রাপ্ত হওয়া ও তার হুকুম       | २৫१         | ২৩৮-অনির্দিষ্টকালের জন্য চুক্তিবদ্ধ |          |
| ২২০-यिची वा अयूत्रलिय সংখ্যা-   |             | হওয়া                               | ২৭৭<br>- |
| লঘুদের থেকে যিজিয়া গ্রহণ       | २৫४         | ২৩৯-বিনা পারিশ্রমিকে মুশরিকদের      |          |
| ২২১-কোন জনপদের অধিপতির          |             | লাশ কৃপে নিক্ষেপ করা                | ২৭৭      |
| সাথে ইমাম চুক্তিবদ্ধ হলে        | ২৬২         | ২৪০-যার সাথেই বিশ্বাসঘাতকতা         |          |
| ২২২- চুক্তিবদ্ধ যিশী            | २७२         | করা হোক না কেন তা গোনাহ             | २१४      |

## অধ্যায়-৩৩ কিভাবু বাদ**উল খাল**ক (সৃষ্টির স্চনার বর্ণনা)

| অনুচ্ছেদ                                                                                                                                                  | পৃষ্ঠা            | অনুচ্ছেদ                                                                                                                                                                            | পৃষ্ঠা     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| ১-মহান আল্লাহর বাণী ঃ"এটি তার পক্ষে খুব সহজ কাজ ২-সাত যমীনের বৈশিষ্ট্য বর্ণনা ৩-তারকারাজি ৪-মহান আল্লাহর বাণী ঃ "সূর্য ও চন্দ্র কিভাবে একটি বৃত্তের মধ্যে | २४०<br>२४२<br>२४8 | ১০-দোযখের বর্ণনা এবং একথা সত্য যে এটি তৈরী হয়ে গেছে ১১-ইবলিস ও তার দলবলের বর্ণনা ১২-জ্বিন জাতি তাদের সওয়াব ও আযাবের বর্ণনা ১৩-আল্লাহর বাণী ঃ "স্বরণ কর যথ আমি জ্বিনদের একটি দলকে" | ৩২১<br>ন   |
| আবর্তন করে।"                                                                                                                                              | ২৮৪               | ১৪-আল্লাহর বাণীঃ "এবং আল্লাহ                                                                                                                                                        |            |
| ৫-রহমত ও আযাবের রায়্                                                                                                                                     | ২৮৭               | জমিনে প্রত্যেক প্রকারের প্রাণী                                                                                                                                                      |            |
| ৬-ফেরেশতাদের বিবরণ                                                                                                                                        | २৮१               | ছড়িয়ে দিয়েছেন"<br>১৫-মুসলমানদের সর্বোত্তম সম্পদ                                                                                                                                  | ৩২৩<br>৩২৩ |
| ৭-আমীন বলার উপকারিতা                                                                                                                                      | ২৯৭               | ১৬-কোন পানীয় দ্রব্যে মাছি পড়লে                                                                                                                                                    | ७२१        |
| ৮-জান্নাতের বিশেষত্বের বর্ণনা                                                                                                                             | ७०७               | ১৭-তোমাদের কারোর পানীয়                                                                                                                                                             |            |
| ৯-জানাতের দরজা <b>ওলো</b> র বর্ণনা                                                                                                                        | ७०४               | দ্ৰব্যে মাছি পড়লে                                                                                                                                                                  | ৩২৯        |

#### অধ্যায়-৩৪ কিতাবুল আমিয়া (নবীগণের ইতিহাস)

| ১-বনী আদম সৃষ্টির কাহিনী      | ૭૭১         | ৯-মহান আল্লাহ পাকের বাণী ঃ  |            |
|-------------------------------|-------------|-----------------------------|------------|
| ২-রহ (আত্মা) হচ্ছে সমাবেশকৃত  | <b>603</b>  | "আপনার নিকট জুলকারনাইন      |            |
| সৈন্য বাহিনীর ন্যায়          | ৩৩৬         | সম্পর্কে জিজেস করা হচ্ছে"   | <b>৩88</b> |
| ৩-মহান আল্লাহর বাণীঃ "এবং     |             | ১০-আল্লাহর বাণীঃ " ইবরাহীম  |            |
| আমরা নৃহকে তার জাতির নিকট     |             | খ <b>লিল</b> বানিয়েছেন।"   | ৩৪৭        |
| প্রেরণ করেছিলাম"              | ৩৩৬         | ১১-দ্রুত চলার বর্ণনা        | ৩৫২        |
| ৪-আল্লাহর বাণীঃ "আর ইলিয়াসও  |             | ১২-মহান আল্লাহর বাণী ঃ "    |            |
| নিসন্দেহে রস্লগণের একজন -"    |             | ইবরাহীমের মেহমানগণের        |            |
| ৫-ইদরিস (আ)-এর কাহিনী         | ৩৩৯         |                             | ৩৬৬        |
| ৬-মহান আল্লাহর বাণীঃ "এবং     |             | ১৩-আল্লাহর বাণী ঃ "ইসমাঈলে  | র          |
| আদ জাতির প্রতি তাদেরই ভার     | <b>t</b>    | -                           | ৩৬৮        |
| হদকে"                         | <b>७</b> 8२ | ১৪-ইসহাক ইবনে ইবরাহীম (আ)-  |            |
| ৭-আল্লাহর তায়ালার বাণী ঃ "আর |             | এর কাহিনী                   | ৩৬৮        |
| আদকে ধ্বংস করা হয়েছে"        |             | ১৫-আল্লাহ তাআলার বাণীঃ "যখন |            |
| ৮-ইয়াজুজ মাজুজের কাহিনী      | <b>988</b>  | ইয়াকুবের অন্তিমকাল"        | ৩৬৮        |

| অনুচ্ছেদ                                | পৃষ্ঠা       | অনুদেহদ                              | পৃষ্ঠা      |
|-----------------------------------------|--------------|--------------------------------------|-------------|
| ১৬-মহান আল্লাহর বাণীঃ "লৃত              |              | ৩৪-আল্লাহর বাণীঃ "এবং মাদইয়া        | ন_          |
| য <b>খন</b> তিনি স্বজাতীয় <sup>"</sup> | <i>ও৬৯</i>   | বাসীদের প্রতি তাদেরই ভাই             |             |
| ১৭-আল্লাহ তাআলার বাণী ঃ "               |              | <u>শোআইবকে</u> পাঠিয়েছি।"           |             |
| প্রেরিত ফেরেশতাগণ লৃতের                 |              | ৩৫-আল্লাহর বাণী ঃ "ইউসুফও            |             |
| গৃহে"                                   | <b>9</b> 90  | রসৃলগণের অন্তর্গত"                   |             |
| ১৮-মহান আল্লাহর বাণী ঃ "আর              |              | ৩৬-আল্লাহর বাণী ঃ "ইয়াহ্দীদেরবে     | <b>₹</b>    |
| সামুদ জাতির প্রতি"                      | ৩৭০          | সেই গ্রামবাসীদের ঘটনা                |             |
| ১৯-মহান আল্লাহ তাআলার বাণী ঃ            |              | জিজেস কর"                            | ৬৫৩         |
| "যখন ইয়াকুবের অন্তিম                   |              | ৩৭- আল্লাহর বাণীঃ "আমি দাউদ          |             |
| সময়"                                   | ७१२          | যাবুর দান করেছি। <sup>"</sup>        | 9 ፈሮ        |
| ২০-মহান আল্লাহ তাআ্লার বাণী ঃ           |              | ৩৮-নবী দাউদের রীতিতে                 |             |
| "নিক্য়ই ইউসুফ ও তার                    |              | নামায পড়া                           | <b>৫</b> ৫৩ |
| ভাইদের"                                 | ७१२          | ৩৯-আল্লাহর বাণী ঃ"শক্তিশালী          |             |
| ২১-আল্লাহর বাণীঃ "আউয়ুবের              |              | বান্দা দাউদের কথা"                   | <b>৫</b> ৯৩ |
| কাহিনী স্মরণ কর"                        | ୬ <b>୧</b> ৬ | ৪০-আল্লাহর বাণীঃ "এবং আমি            |             |
| ২২-আল্লাহর বাণীঃ "কিতাবে                |              | দাউদের জন্য সুলাইমানকে"              |             |
| মূসার ঘটনাটি"                           | ৩৭৭          | ৪১-আল্লাহর বাণীঃ "লোকমান             | কে          |
| ২৩-আল্লাহর বাণীঃ "মৃসার                 | • • •        | হিকমাত দান করেছি"                    | 800         |
| কাহিনী কি আপনার"                        | ৩৭৮          | ৪২-"সেই গ্রামবাসীদের দৃষ্টান্ত       |             |
|                                         |              | বর্ণনা করুন"                         | 8০৬         |
| ২০-ঈমানদারের আহ্বান                     | ৩৭৮          | ৪৩-"বিশিষ্ট বান্দা যাকারিয়ার প্রতি' | '৪০৬        |
| ২৫-আল্লাহর বাণীঃ " আপনার                |              | 88-আল্লাহ তাআলার বাণীঃ "             |             |
| কাছে কি মৃসার খবরটি"                    | ৩৭৯          | মারয়ামের স্বরণ করুন"                | 809         |
| ২৬-আল্লাহর বাণীঃ "আমি মৃসার             |              | ৪৫-আল্লাহর বাণীঃ "হে মারয়া          | ম           |
| সাথে তিরিশ রজনীর"                       | ৩৮০          | নিক্য়ই আল্লাহ তোমাকে                |             |
| ২৭-তৃফানের বর্ণনা                       | 967          | উচ্চ সম্মান দান করেছেন"              | ४०४         |
| ২৮-মূসা ও খিযিরের কাহিনী                |              | ৪৬-আল্লাহ বলেনঃ "ফেরেশতা             | গণ          |
| সম্বলিত হাদীস                           | <b>9</b> 27  | মারয়ামকে বলল"                       | ৪০৯         |
| ২৯-আল্লাহর বাণীঃ "বনী                   |              | ৪৭-আল্লাহ বলেন ঃ"দীনের               |             |
|                                         | ৩৮৯          | মধ্যে বাড়াবাড়ি করো না"             | 810         |
| ৩০-আল্লাহর বাণীঃ "যখন মূসা              |              | ৪৮-আল্লাহর বাণীঃ "আর কিতাকে          |             |
| তার জাতিকে বলেছিলেন"                    |              | মারয়ামের বর্ণনা কর"                 |             |
| ৩১-মূসা (আ)-এর ওফাত                     | ৩৯০          |                                      | 877         |
| ৩২-আল্লাহর বাণীঃ " ফিরাউন্              |              | ৪৯-হযরত ঈসা (আ)-এর                   |             |
| ন্ত্রীর দৃষ্টান্তপেশ করেছেন"            |              | অবতরণের বর্ণনা                       | 829         |
| ৩৩-আল্লাহর বাণী ঃ "নিক্যাই কারু         |              | ৫০-বনী ইসরাঈলের ঘটনাবলীর             |             |
| <b>মৃসার জাতির একজন</b> "               | のなの          | বিবরণ                                | 978         |

| <b>जन्</b> टम              | পৃষ্ঠা      | অনুচ্ছেদ                 | পৃষ্ঠা |
|----------------------------|-------------|--------------------------|--------|
| ৫১-বনী ইসরাঈলের একজন শ্বেত |             | ৫২-আল্লাহর বাণী ঃ"আসহাবে |        |
| রোগী টাকওয়ালা ও অন্ধের    |             | কাহ্ফ ও খোদিত লিপি"      | 820    |
| বিবরণ                      | <b>BR</b> G | ৫৩-গুহাবাসীদের বিবরণ     | 826    |
| , , , , ,                  |             | ¢8                       | 8२१    |

## অধ্যান-৩৫ কিতাবুস মানাবিক (নবী ও তার সাহাবীদের মর্বাদার বিবরণ)

|                                            |               | ŕ                                                      |             |
|--------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------|-------------|
| ১-আল্লাহ তাআলার বাণী ঃ "                   |               | ১৮-রস্লুল্লাহ (স)-এর নামসমূহ                           | 808         |
| আমি তোমাদেরকে মাত্র একজন                   | r -           | ১৯-সকল নবীদের শেষ নবী                                  | 800         |
| পুরুষ ও একজন দারী থেকেই                    | 0.00          | ২০-নবী (স)-এর ওফাত                                     | 865         |
| সৃষ্টি করেছি।"<br>২-আল্লাহর বাণীঃ "তোমাদের | ৪৩৭<br>ক্র    | ২১-নবী (স)-এর কুনিয়াত                                 | 869         |
| প্রম্পর নির্ভরশীল"                         | 809           | 22                                                     | 869         |
| 9                                          | ৪৩৯           | ২৩-নবুওয়াতের মোহর                                     | 869         |
| ৪-কুরাইশদের মর্যাদা                        | 880           | ২৪-নবী (স)-এর গুণাবলী                                  | 864         |
| ৫-কুরআন কুরাইশদের ভাষায়                   | 800           | _ ` ′                                                  | 040         |
| অবতীর্ণ হয়েছে                             | 88২           | ২৫-নবী (স)-এর চোখ ঘুমাতো<br>কিন্তু তার অন্তর ঘুমাতো না | 01.4        |
|                                            | 004           |                                                        | 866         |
| ৬-ইসমাঈল (আ)-এর সঙ্গে                      |               | ২৬-নবুওয়াতের নিদর্শনাবদী                              | ८७१         |
| ইয়েমেনবাসীদের সম্পর্ক                     | 889           | ২্৭-আল্লাহ বলেন ঃ "                                    |             |
| 9                                          | 88 <b>o</b> _ | তাদের একদল জেনে শুনে বার্                              | ্যব         |
| ৮-আসলাম, গিফার, মুযাইনা,                   | -             | সত্যকে গোপন করছে।"                                     | <b>(</b> 02 |
| জুহাইনা ও আশজা গোত্র                       | 88¢           | ২৮-মুশরিকদের দাবী, নবী (স)                             | 404         |
| ৯-কাহতান গোত্রের বর্ণনা                    | 889           |                                                        |             |
| ১০-হাঁক ডাক সম্পর্কে নিষেধাজ্ঞা            | 889           | যেন তাদেরকে কোন মুজিযা                                 |             |
| ১১-খুযাআ গোত্রের বর্ণনা                    | 88৮           | প্রদর্শন করেন                                          | ৫०२         |
| ১২-আবু যার-এর ইসলাম গ্রহণ ও                |               | ২৯-নবীর (সা) সাহাবাদের মর্যাদা                         | ৫०१         |
|                                            |               | ৩০-মুহাজিরদের মর্যাদা ও গুণাবলী                        | ৫০৮         |
| যমযম কৃপের বর্ণনা                          | 888           | ৩১-ইবনে আব্বাস (রা) নবী (স)                            |             |
| ১৩-যম্যমের কাহিনী ও আরবদের                 |               | থেকে বর্ণনা করেছেন                                     | 677         |
| মূৰ্বতা                                    | 867           | _                                                      |             |
| ১৪-ইসলাম ও জাহেলী যুগের পূর্ব              |               | ৩২-নবী (স)-এর পরই আবু বকর                              |             |
| পুরুষদের সাথে নিজেকে                       |               | (রা)-এর মর্যাদা                                        | <b>677</b>  |
| সম্পর্কিত করা                              | 84२           | ৩৩-নবী (স)-এর উক্তিঃ যদি আ                             | भे .        |
| ১৫-কোন গোষ্ঠীর ভাগ্নে সে গোষ্ঠী            |               | কাউকে বন্ধুব্ৰপে গ্ৰহণ করতাম                           | 622         |
| অন্তর্ভুক্ত                                | 8৫৩           | 93                                                     | ৫১২         |
| ১৬-আবিসিনীয়দের বর্ণনা                     | 8৫৩           | ৩৫-আবু হাষ্চস উমর ইবনে                                 | \           |
| ১৭-নিজের বংশের নিন্দা অপসন্দ               | 848           | খাতাবের তণাবলী                                         | <b>৫</b> ২৪ |

| অনুম্খেদ                                  | পৃষ্ঠা            | অনুদে                           | পৃষ্ঠা              |
|-------------------------------------------|-------------------|---------------------------------|---------------------|
| ৩৬-উসমান ইবনে আফফানের                     | -                 | ৬০-আনসারদের মর্যাদা             | ৫৭১                 |
| (রা) গুণাবলী                              | ৫৩২               | ৬১আনসারদের সাথেই নিজে           | <b>本</b>            |
| ৩৭-উসমান ইবনে আফফানের (র                  | t)                | সম্পর্কিত করতাম                 | ৫৭৩                 |
| বাইআত                                     | কৈও               | ৬২-নবী (স) কর্তৃক মুহাজির ও     |                     |
| ৩৮-আবুল হাসান আলী ইবনে আবু                | Ţ                 | আনসারদের মধ্যে ভ্রাতৃত্ব        |                     |
| তালিবের (রা) মর্যাদা                      | ৫৪৩               | স্থাপন                          | ৫৭৩                 |
| ৩৯-জাফর ইবনে আবৃ তালেব                    |                   | ৬৩-আনসারদের প্রতি ভালবাসা       | <b>৫</b> ዓ <i>৫</i> |
| হাশেমীর (রা) মর্যাদা                      | <b>৫</b> 89       | ৬৪-নবী (স) আনসারদেরকে বলে       |                     |
| ৪০-আব্বাস ইবনে আবদুল                      |                   | শোকদের মধ্যে তোমরাই আম          | ার                  |
| মুন্তালিকের (রা) মর্যাদা                  | <b>68</b> 4       | নিকট অধিকতর প্রিয়              | <b>৫</b> ዓ৫         |
| ৪১-রস্লুল্লাহ (স)-এর                      | 4.0.              | ৬৫-আনসারদের অনুসরণ প্রসঙ্গে     | ৫৭৬                 |
| নিকটাত্মীয়দের মর্যাদা                    | <b>68</b> 9       | ৬৬-আনসার পরিবারের মর্যাদা       | <b>৫</b> ٩٩         |
| ৪২-যুবাইর ইবনে আওয়ামের<br>(রা) মর্যাদা   | 64-               | ৬৭-আনসারদের <b>লক্ষ</b> করে নবী |                     |
| (মা) ন্যাদা<br>৪৩-তালহা ইবনে উবাইদুল্লাহর | <b>(((0)</b>      | (স) ব <b>লে</b> ন               | <b>৫</b> 9৮         |
| (त्रा) मर्यामा                            | <i><b>৫৫</b>২</i> | ৬৮ - নবী (স)-এর দোয়া (হে       |                     |
| ৪৪-সা'দ ইবনে আবু ওয়াক্কাস                | 444               | আল্লাহ !) তুমি আনসার ও          |                     |
| यूरुत्री (त्रा)-এत मर्यामा                | ৫৫৩               | মুহাজিরদের ম <b>ঙ্গল</b> কর     | <i>৫</i> ዓ አ        |
| ৪৫-নবী (স)-এর শতর জামাতা                  |                   | ৬৯- "আনসাররা নিজেদের উপর        |                     |
| সম্পর্কীয় আত্মীয়দের মর্যাদা             | ¢¢8               | (মুহাজিরদের প্রয়োজনকে)"        | <b>৫</b> ৮০         |
| ৪৬-নবী (স)-এর আযাদ করা                    |                   | ৭০-নবী (স) বলেন, তোমরা          |                     |
| গোলাম যায়েদ ইবনে হারেসা                  | <b>৫</b> ৫৫       | আনসারদের সং ও উত্তম             |                     |
| ৪৭-উসামা ইবনে যায়েদ                      | ৫৫৬               | ব্যক্তিদের গ্রহণ কর             | <b>የ</b> ৮১         |
| ৪৮-আবদুল্লাহ ইবনে উমর                     |                   | ৭১-সা'দ ইবনে মু'আয (রা)         | <b>৫</b> ৮২         |
| ইবনে খাতাবের মর্যাদা                      | <i>৫৫</i> ৮       | ৭২-উদাইদ ইবনে হুসাইর ও          |                     |
| ৪৯-হুযাইফা (রা) ও আন্দার (রা)             | <i>ፈ</i> ንን       | আব্বাদ ইবনে বিশর (রা)           | ৫৮৩                 |
| ৫০-আবু উবাইদা ইবনে জাররাহ                 | ৫৬১               | ৭৩-মু'আয ইবনে জাবাল (রা)        | <b>ሴ</b> ዶ8         |
| ৫১-হাসান ও হুসাইন (রা)                    | ৫৬১               | ৭৪-সা'দ ইবনে উবাদা (রা)         | <b>৫৮8</b>          |
| ৫২-আবু বকর (রা)-এর মুক্তিপ্রাপ্ত          |                   | ৭৫-উবাই ইবনে কা'ব (রা)          | <b>৫৮8</b>          |
| গোলাম বিলাল ইবনে রিনাহ                    | ৫৬৩               | ৭৬-যায়েদ ইবনে সাবেত (রা)       | <b>৫৮৫</b>          |
| ৫৩-ইবনে আব্বাস (রা)                       | <i>ሮ</i> ৬8       | ৭৭-আবু তালহা (রা)-এর মর্যাদা    | <b>የ</b> ৮৫         |
| ৫৪-খালিদ ইবনে অলীদ (রা)                   | <i>৫</i> ৬8       | ৭৮-আবদুল্লাহ ইবনে সালাম (রা)    | <b>৫</b> ৮৬         |
| ৫৫-আবু হুযাইফা (রা)-এর                    |                   | ৭৯-খাদীজা (রা)-এর সাথে নবী      |                     |
| মুক্তিপ্রাপ্ত গোলাম সালেম (রা)            | <b>৫৬</b> ৫       | (স)-এর বিয়ে                    | <b>(</b> 'b'b'      |
| ৫৬-আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা)              | ৫৬৫               | ৮০-জারীর ইবনে আবদুল্লাহ         |                     |
| ৫৭-মুআবিয়া (রা)-এর মর্যাদা               | <b>৫</b> ৬৭       | বাজালী                          | ০র১                 |
| ৫৮-ফাতেমা (রা)-এর মর্যাদা                 | <b>৫৬৮</b>        | ৮১-ছ্যাইফা ইবনে ইয়ামান         |                     |
| ৫৯-আয়েশা (রা)-এর মর্যাদা                 | <i>৫৬</i> ৮       | আবাসী                           | _ (69               |
| ` '                                       |                   |                                 |                     |

| অনুচ্ছেদ                            | পৃষ্ঠা      | অনুচ্ছেদ                                | পৃষ্ঠা              |
|-------------------------------------|-------------|-----------------------------------------|---------------------|
| ৮২-উৎবা ইবনে রবী'আর কন্যা           |             | ৯৯-আবু তালিবের বর্ণনা                   | ৬২০                 |
| হিনদ (রা)-এর বর্ণনা                 | ৫৯২         | ১০০-ভ্রমণের রাত সম্পর্কিত হাদীস         | <b>ৰ ৬২</b> ১       |
| ৮৩-যায়েদ ইবনে আমর ইবনে             |             | ১০১-মিরাজ প্রসঙ্গে                      | ७२२                 |
| নুদাইল (রা)-এর ঘটনা                 | ৫৯২         | ১০২-মক্কা ও আকাবার বাইআতে               |                     |
| ৮৪-কা'বা ঘর নির্মাণ                 | 869         | নবী (স)-এর খিদমতে আনসা                  | 7                   |
| ৮৫-আইয়ামে জাহেলিয়ার যুগ           | <b>ዕ</b> ልዕ | প্রতিনিধি দল                            | <sup>স</sup><br>৬২৮ |
| ৮৬-জাহেদী যুগের শপথ                 |             | • • • • • •                             | <b>540</b>          |
| গ্ৰহণ পদ্ধতি                        | <b>600</b>  | ১০৩-আয়েশা (রা)-এর সাথে                 |                     |
| ৮৭-নবী (স)-এর নব্ওয়াত লাভ          | <b>608</b>  | নবী (স)-এর বিয়ে                        | ৬৩০                 |
| ৮৮-নবী (স) ও তার সাহাবীদের          |             | ১০৪-নুবী (স) ও তার সাহাবীদের            |                     |
| প্রতি মক্কার মুশরিকদের পক্ষ         |             | মদীনায় হিজরত                           | ৬৩১                 |
| থেকে যেসব নির্যাতন চলেছিল           |             | ১০৫-নবী (স) ও তার সাহাবীদের             |                     |
| তার বর্ণনা                          | ৬০৪         | মদীনায় আগমন                            | ৬৫৫                 |
| ৮৯- <b>আবু বক</b> র সিদ্দীক (রা)-এর |             | ১০৬-মুহাজিরদের হজ্জ সম্পন্ন             |                     |
| ইসলাম গ্ৰহণ প্ৰসঙ্গে                | ७०१         | করার পর মঞ্চায় অবস্থান                 | ১৬১                 |
| ৯০-সা'দ ইবনে আবু ওয়াকাস            |             | 309                                     | ৻৬৬১                |
| (রা)-এর ইসলাম গ্রহণ                 | ७०४         | ১০৮-নবী (স)-এর ভাষণঃ হে                 |                     |
| ৯১-জ্বীন সম্পর্কে বর্ণনা            | ৬০৮         | আল্লাহ আমার সাহাবীদের                   |                     |
| ৯২-আৰু যারের (রা) ইসলাম গ্রহণ       | ४०%         | হিজরতকে কবুল করুন                       | ८७७                 |
| ৯৩-সা <del>ঈ</del> দ ইবনে যায়েদের  |             | · • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | 903                 |
| ইসলাম গ্ৰহণ                         | 677         | ১০৯-নবী (স) তার সাহাবীদের               |                     |
| ৯৪-উমর ইবনে খাত্তাব (রা)-এর         |             | মাঝে ভ্রাতৃত্ব স্থাপন করেন              | ৬৬৩                 |
| ইসলাম গ্ৰহণ                         | ७১२         | >>0                                     | ৬৬৩                 |
| ৯৫-চাঁদ দ্বিখন্ডিত করণ প্রসঙ্গ      | <i>e</i> 78 | ১১১-নবী (স)-এর মদীনা আসার               |                     |
| ৯৬-আবিসিনিয়ায় হিজরত               | ৬১৫         | পর তাঁর নিকট ইহুদীদের                   |                     |
| ৯৭-নাজ্জাসীর মৃত্যু প্রসঙ্গে        | ४८७         | আগমন প্রসঙ্গে                           | ৬৬৫                 |
| ৯৮-নবী (স)-এর বিরোধিতায়            |             | ১১২-সালমান ফারাসীর                      |                     |
| মুশরিকদের শপথ গ্রহণ প্রসঙ্গে        | ७२०         | ইসলাম গ্ৰহণ                             | ৬৬৭                 |



# کتاب الصلح (সिक्षेत्र वर्षना)

১-অনুন্দেদ ঃ লোকদের মধ্যে সন্ধি (আপোষ-মীমাংসা) বিষয়ে যা বর্ণনা করা হয়েছে। আল্লাহ তাআলা বলেছেন, "তাদের অধিকাংশ গোপন পরামর্শে কোন কল্যাণ নেই। কিন্তু যে ব্যক্তি দান-খন্নরাত, সংকাজ ও লোকদের মধ্যে সন্ধি স্থাপনের হকুম দেয় (তার কাজে কল্যাণ আছে) এবং যে ব্যক্তি আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য এরূপ করে, আমি অচিরেই তাকে বিরাট পুরন্ধার দেব।"—(সূরা নিসা ঃ ১১৪) সংগীদের সঙ্গে নিয়ে লোকদের মধ্যে সন্ধি করে দেয়ার উদ্দেশ্যে নেতার যুদ্ধক্তেরে বের হওয়া।

٣٤٩٥ - عَنْ سَهُلِ بْنِ سَعْدٍ ۚ اَنَّ أَنَاسًا مِنْ بَنِيْ عَمْرِو بْنِ عَوْفِ كَانَ بَيْنَهُمْ ۖ شَيْءً فَخْرَجَ الَّيْهِمُ النَّبِيُّ عَلَى فَيْ أَنَاسٍ مِنْ أَصْحَابِهِ يُصْلِحُ بَيْنَهُمْ فَحَضَرَتِ الصَّلَاةُ وَلَم يَأْتِ النَّبِيُّ ﷺ فَجَّاءً بِالْلِّ فَاذَّنَ بِاللَّا بِالصَّالَةِ وَلَمْ يَأْتِ النَّبِيِّ ﷺ فَجَاءَ الِّي أَبِي بَكْرٍ فَقَالَ إِنَّ النَّبِيُّ ﷺ حُبِسَ وَقَدُ حَضَرَتِ الصَّلَاةُ فَهَلَ لَكَ اَنْ تَوُمُّ النَّاسَ فَقَالَ نَعَمُ اِنْ شَبِئْتَ فَاقَامَ الصَّلَاةَ فَتَقَدَّمَ اَبُنُ بَكُرٍ ثُمَّ جَاءَ النَّبيُّ عِنْ يَمْشِي فِي المَنْفُوفِ حَتَّى قَامَ فِي الصَّفِّ الْأَوَّلِ فَاحَذَ النَّاسُ بِالتَّصْفِيْحِ حَتِّى أَكْثَرُوا وَكَانَ اَبُقْ بَكُرِ لاَ يَكَادُ يِلْتَفتُ في الصَّادَة فَٱلْتَفَتَ فَاذَا هُوَ بالنَّبيُّ ﴿ وَرَاحَهُ فَأَشَارَ الَّهِ بِيَدِهِ فَأَمَرَهُ يُصَلِّي كَمَا هُوَ فَرَفَعَ أَبُو بَكُرٍ يَدَهُ فَحَمِد اللَّهُ ثُمَّ رَجَعَ الْقَهُقَرَى وَرَاعَهُ \* حَتَّى دَخَلَ فِي الصَّفِّ وَتَقَدَّمَ النَّبِي ﴿ فَصَلَّم بِالنَّاسِ فَلَمَّا فَرَخَ أَقْبَلَ عَلَى النَّاسِ فَقَالَ :يَاأَيُّهَا النَّاسُ اذَا نَابَكُمْ شَنَيَّ ۚ هَيْ مَلَاَتِكُمْ اَخَنْتُمْ بِالتَّصْفِيحِ اِنَّمَا التَّصْفِيحُ النِّسَاءِ مَنْ نَابَهُ هَنَيْءٌ فَي مِعَاهَه فَلْيُقُلُ سُبُحَانٌ اللَّهِ فَانَّهُ لاَ يَسْمَعُهُ آحَدُ الاُّ الْتَفَتَ يَا آبَا بَكُرِ مَا مَنَعَكَ حَيْنَ أَشُرْتُ ۚ إِلَيْكَ لَمْ تُصغَلُّ بِالنَّاسِ فَقَالَ مَا كَانَ يَنْبَغِيْ لِابْنِ آبِيْ قُحَافَةَ أَن يُصلَّى بَيْنَ يَدَى النَّبِي النَّهِ .

২৪৯৫. সাহল ইবনে সা'দ (রা) থেকে বর্ণিত। আমর ইবনে আওফ গোত্রের মধ্যে ঝগড়া হওয়ায় মহানবী (স) তাদের মধ্যে সদ্ধি (আপোষ-মীমাংসা) করে দেয়ার উদ্দেশ্যে কিছু সংখ্যক সাহাবীসহ সেখানে যান। এদিকে নামাযের ওয়াক্ত হওয়া সত্ত্বেও নবী (স) ফিরে আসলেন না। বিলাল (রা) এসে নামাযের আযান দিলেন। তখনও নবী (স) ফিরে আসেননি। তিনি আবু বাকরের (রা) নিকট গিয়ে বললেন, নবী (স) কাজে আটকে পড়েছেন। অথচ নামাযের ওয়াক্ত হয়ে গেছে। আপনি কি লোকদের নামাযে ইমামতি করবেন ? তিনি বললেন, হাঁ যদি তুমি চাও। নামাযের ইকামাত দেয়া হল এবং আবু বাকর (রা) সামনে এগিয়ে গেলেন। তারপর নবী (স) আসলেন এবং পেছনের কাতার অতিক্রম করে সামনের কাতারে গিয়ে দাঁড়ালেন। তখন লোকেরা খুব হাততালি দিতে লাগল। আবু বাকর (রা) নামাযরত অবস্থায় কোন দিকে দৃষ্টিপাত করলেন না। হঠাৎ মুখ ফিরিয়ে তিনি দেখেন, নবী (স) তাঁর পেছনে দাঁড়িয়ে। তিনি [নবী (স)] হাতের ইশারায় তাঁকে স্বঅবস্থায় নামায পড়াতে নির্দেশ দিলেন। আবু বাকর (রা) হাত তুলে আল্লাহর প্রশংসা করলেন, তারপর পেছনে সরে এসে কাতারের মধ্যে ঢুকে পড়লেন এবং নবী (স) সামনে গিয়ে লোকদের নামায় পড়ালেন। নামায়শেষে তিনি সে লোকদের দিকে ফিরে বললেন, হে লোকেরা ! নামাযে তোমাদের কিছু ঘটলে তোমরা হাততালি দিতে 😘 কর। অথচ হাততালি দেয়া নারীদের কাজ । > নামাযে কারো কিছু ঘটলে সে যেন সুবহানাল্লাহ বলে। কেননা এই কথা শুনে যে কেউ তার প্রতি মনোনিবেশ করবে। হে আবু বাকর ! আমি তোমাকে ইংগিত করা সত্ত্বেও তুমি কেন লোকদের নামায পড়ালে না ? তিনি বললেন, নবী (স)-এর সামনে ইবনে আবু কুহাফার নামায পড়ানো শোভা পায় না।

٢٤٩٦ - عَنَ أَ اللّهِ النّبِيُّ عَنَهُ وَرَكِبَ حِمَارًا فَانْطَلَقَ الْسُلِمُونَ يَمْشُونَ مَعَهُ وَهِي اَرْضُ سَبِخَهُ اللّهِ النّبِيُّ عَنَهُ النّبِيُّ عَنَهُ وَهِي اَرْضُ سَبِخَهُ فَلَمّاً اتّاهُ النّبِيُّ عَنَهُ فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ فَلَمّاً اتّاهُ النّبِيُّ عَنَهُ فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ فَلَمّا اتّاهُ النّبِيُّ عَنَى فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ اللّهِ عَنْهُ الْذَانِي نَثْنُ حِمَارِكَ فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ اللّهُ عَنْهُمُ وَاللّهِ لَحِمَارُ رَسُولُ اللهِ عَنْهُ اَطْيَبُ رِيْحًا مِنْكَ فَعَضِبَ لِعَبْدِ اللهِ رَجُلٌ مِنْ قَوْمِهِ فَشَتَمَا فَعَضِبَ لِكُلِّ وَاحدِ مِنْهُمَا اصْحَابُهُ فَكَانَ بَيْنَهُمَا ضَرُبُّ رَجُلٌ مِنْ قَوْمِهِ فَشَتَمَا فَعَضِبَ لِكُلِّ وَاحدِ مِنْهُمَا اصْحَابُهُ فَكَانَ بَيْنَهُمَا ضَرُبُّ بِالْجَرِيْدِ وَالْآيَدَى وَالنّعَالِ فَبَلَغَنَا انّهَا انْزَلَتْ : وَإِنْ طَانِفَتَانِ مِنَ الْأُمْنِيْنَ اقْتَتَلُوا فَانْعَالِ فَبَلَغَنَا انّهَا انْزَلَتْ : وَإِنْ طَانِفَتَانِ مِنَ الْأُمْنِيْنَ اقْتَتَلُوا فَالْمُولُ اللّهِ عَنْهُ الْمُؤْمِدُ وَالْاَعْمَالِ مَنْ الْلُومُونِيْنَ اقْتَتَلُوا فَالْعَالُ فَبَلَغَنَا انّهَا الْذَولَتَ : وَإِنْ طَانِفَتَانِ مِنَ الْلُمُنِيْنَ اقْتَتَلُوا فَالْمُولُودِ وَالْاَعْمَالَ مِنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللهُ اللّهُ الللهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللهُ اللّهُ

২৪৯৬. আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী (স)-কে বলা হল, যদি আপনি আবদুল্লাই ইবনে উবাইর নিকট তশরীফ নিয়ে যেতেন তাহলে খুব ভাল হতো। নবী (স) একটি গাধায় চড়ে তার নিকট রওনা হলেন এবং মুসলমানরা পায়ে হেঁটে তাঁর সঙ্গে চলল। এলাকাটি ছিল লবণাক্ত। নবী (স) তার নিকট উপস্থিত হলে সে বলল, আপনি আমার থেকে দূরে থাকুন। আল্লাহর শপথ ! আপনার গাধার গন্ধ আমাকে কট্ট দিছে। এই কথা শুনে একজন আনসার বললেন, আল্লাহর কসম! রস্পুল্লাহর (স)-এর গাধার গন্ধ তোমার চেয়ে অধিক পবিত্র। আবদুল্লাহর গোত্রের এক লোক রাগান্তিত হয়ে তাদেরকে

১. ইমাম নামাযে কোথাও ভূপ করলে পুরুষ মুক্তাদীরা সশব্দে 'সুবহানাল্লাহ' বলে এবং নারী মুক্তাদীরা ডান হাতের তালু দ্বারা বাম হাতের পিঠের উপর মেরে শব্দ করে তাকে সন্তর্ক করবে ।–(সম্পাদক)

গালি দিল। ফলে উভয়ের সাথীরা উত্তেজিত হল এবং তাদের মধ্যে হাতাহাতি, লাঠালাঠি ও জুতা মারামারি ওরু হয়ে গেল। আমরা জানতে পেরেছি, এই পরিপ্রেক্ষিতে নিম্নোক্ত আয়াত নাযিল হয়েছে, "যদি মুমিনদের দু'টি দল পরস্পরে সংঘাতে লিপ্ত হয়, তাহলে তোমরা তাদের মধ্যে সন্ধি (মীমাংসা) করে দাও।" (সুরা হুজুরাত ঃ ৯)

২-অনুচ্ছেদ ঃ যে ব্যক্তি লোকদের মধ্যে আপোষ-মীমাংসা করে (দেরার উদ্দেশ্যে মিখ্যা কথা বলে) সে মিখ্যাবাদী নয়।

٧٤٩٧ – عَنْ أُمِّ كُلْتُوْم بِنْت عُقْبَةً اَخْبَرَتْهُ اَنَّهَا سَمِعَتْ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ يَقُوْلُ لَيْسَ الْكَذَّابُ اَلَّذِي يُصْلِحُ بَيْنَ النَّاسِ فَيَنْمِيْ خَيْرًا أَوْ يَقُوْلُ خَيْرًا -

২৪৯৭. উম্মে কুলসুম বিনতে উকবা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি রস্লুল্লাহ (স)-কে বলতে তনেছেন ঃ সেই ব্যক্তি মিধ্যাবাদী নয়, যে লোকদের মধ্যে আপোষ-মীমাংসা করে দেয়ার উদ্দেশ্যে ভাল দিক উদ্ভাবন করে অথবা কল্যাণকামী কথা বলে।

৩-অনুচ্ছেদ ঃ নেতা কর্তৃক তার সঙ্গীদেরকে বলা, চলো লোকদের মধ্যে সন্ধি করে দেই।

٢٤٩٨ – عَنْ سَهْلِ بُنِ سَعْدِ أَنَّ أَهْلَ قُبَاءٍ إِقْتَتَلُوْا حَتَّى تَرَامَوْا بِالْحِجَارَةِ فَأَخْبِرَ رَسُوْلُ اللَّهِ الْمُثَلِّدُ فَقَالَ إِنْهَا مُثَالًا بِنَا نُصُّلِحُ بَيْنَهُمْ ـ

২৪৯৮. সাহল ইবনে সা'দ (রা) থেকে বর্ণিত। কুবাবাসী পরস্পর সংঘাতে লিপ্ত হয় এবং একে অপরের প্রতি পাথর ছুঁড়তে শুরু করে। রস্পুল্লাহ (স)-কে এই সম্পর্কে অবহিত করা হলে তিনি লোকদের বললেন, আমাদের সাথে চলো তাদের মধ্যে আপোষ-মীমাংসা করে দেই।

8-অনুচ্ছেদ ঃ আল্লাহর বাণী, "যদি তারা নিজেদের মধ্যে সন্ধি (আপোষ) করে নেয় এবং আপোষ-নিম্পত্তিই উত্তম। –(সূরা নিসা ঃ ১২৮)

٢٤٩٩ عَنْ عَائِشَةَ وَإِنِ امْرَاَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوْزًا اَوْ اعْرَاضًا قَالَتْ هُوَ الرَّجُلُ يَرى مِنِ اَمَّرَاتِهِ مَالاَ يُعْجِبُهُ كَبْرًا اَوْ غَيْرَهُ فَيُرِيدُ فِرَاقَهَا فَتَقُوْلُ اَمْسِكُنِي وَاقْسَمُ لَى مَا شَبْتُ قَالَتْ فَلاَ بَأْسَ اِذَا تَرَاضِيَا \_

২৪৯৯ আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। কুরআনের এই আয়াত ঃ "যদি কোন স্ত্রী তার স্বামীর দুর্ব্যবহার অথবা উপেক্ষার আশংকা করে"—(নিসা-১২৮) এ সম্পর্কে তিনি বলেন, যদি কোন পুরুষ তার স্ত্রীর অহঙ্কার বা এরপ কোন দোষ যা তার নিকট অপছন্দনীয়, তার দরুন তাকে তালাক দিতে চায়, তাহলে স্ত্রী তাকে বলবে, তুমি আমাকে তোমার নিকট রাখ এবং তোমার ইচ্ছামত আমার প্রাপ্য অংশ নির্ধারণ কর। তিনি বলেন, যদি তারা এতে রাযী হয় তাহলে কোন আপত্তি নেই।

৫-অনুচ্ছেদ ঃ যদি লোকেরা অন্যায়ভাবে সন্ধি করে তাহলে তা প্রত্যাখ্যাত। -٢٥٠٠ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَزَيْدِ بْنِ خَالِدِ الْجُهَنِيَّ قَالاً جَاءَ أَعْرَابِيٌّ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللَّهُ إِقْصَ بَيْنَنَا بِكِتَابِ اللَّهِ فَقَامَ خَصْمُهُ فَقَالَ صِدَقَ اِقْضَ بَيْنَنَا بِكِتَاب اللهِ فَقَالَ الْاَعْرَابِيُّ إِنَّ أَبْنِي كَانَ عَسيْفًا عَلَى هَٰذَا فَزَنِّي بِإِثْرَاتِهِ فَقَالُوا لِيْ عَلَى ابْنِكَ الرُّجْمَ فَفَدَيْتُ إِبَّنِي مَنْهُ بِمِائَةٍ مِنَ الْفَنَم وَوَلَيْدَةٍ ثُمُّ سَاَلَتُ اَهْلَ الْعَلْم فَقَالُوا إِنَّمَا عَلَى إِبْنِكَ جَلْدُ مِائَةٍ وَتَغَرِيْبُ عَامِ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ لَاقَضِينٌ بَيْنَكُمَا بِكِتَابِ اللهِ آمَّا الْوَ لَيْدَةُ وَالْفَنَمُ فَرَدُّعَلَيْكَ وَعَلَى ابْنِكَ جَلْدُ مائةٍ وتَغَريبُ عَام وَامَّا أَنْتَ يَا أُنْيُسُ لرَّجُل فَاغُدُ عَلَى إِمراءَ هُذَا فَأَرْجُمْهَا فَغَدَا عَلَيْهَا أُنْيُسُ فَرَجَمَهَا ـ ২৫০০. আবু হুরাইরা ও যায়েদ ইবনে খালেদ আল জুহানী (রা) থেকে বর্ণিত। তাঁরা উভয়ে বলেন, এক বেদুইন এসে বলল, ইয়া রসূলাল্লাহ (স) ! আমাদের মধ্যে আল্লাহর কিতাব অনুযায়ী মীমাংসা করুন। তৎক্ষণাৎ তার প্রতিপক্ষ দাঁড়িয়ে বলল, সে ঠিক বলেছে। আপনি আমাদের কিতাবুল্লাহ অনুযায়ী ফায়সালা করুন। বেদুইন বলল, আমার ছেলে এই লোকের বাড়ীতে মজদুর ছিল। সে তার স্ত্রীর সঙ্গে ব্যভিচার করে। লোকেরা আমাকে বলল, তোমার ছেলেকে রজম (পাথরের আঘাতে হত্যা) করতে হবে। আমি তাকে একশ' বকরী ও একটি ক্রীতদাসী দিয়ে আমার ছেলেকে মুক্ত করেছি। তারপর আমি বিশেষজ্ঞ আলেমদেরকে জিজ্ঞেস করলে তাঁরা বললেন, তোমার ছেলেকে একশ' ঘা কোড়া (চাবুক) মারতে হবে এবং এক বছরের নির্বাসন দিতে হবে। নবী (স) বললেন, আমি তোমাদের বিষয়ে কিতাবল্লাহ অন্যায়ী মীমাংসা করছি। ক্রীতদাসী ও বকরী তোমাকে ফেরত দেয়া হবে এবং তোমার ছেলেকে একশ' কোডা মারা হবে ও সেই সঙ্গে এক বছরের নির্বাসনে থাকবে। তিনি একজন লোককে বললেন, হে উনাইস! তুমি সকাল বেলা এই লোকটির স্ত্রীর নিকট যাবে. (সে যদি পাপ স্বীকার করে তাহলে) তাকে পাথর মেরে হত্যা করবে। উনাইস (রা) সকালে গিয়ে তাকে পাথর মেরে হত্যা করল।

٢٥.١ – عَنْ عَائِشَةَ قَالَتَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﴿ هُ مَنْ اَحْدَثَ فِي اَمْرِنَا هَٰذَا مَا لَيْسَ فِيْهِ فَهُوَ رَدَّ – لَيْسَ فِيْهِ فَهُوَ رَدَّ –

২৫০১. আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। রস্লুল্লাহ (স) বলেছেন, যে ব্যক্তি আমাদের শরীআতে নতুন কিছু প্রবর্তন করবে তা প্রত্যাখ্যাত তা গ্রহণযোগ্য হবে না।

৬-অনুচ্ছেদ ঃ কিভাবে সন্ধিপত্র লিখতে হবে। নিয়ম হল, অমুকের ছেলে অমুক অমুকের ছেলে অমুকের সাথে আপোষ রফা করল। গোত্র বা পরিবারের নাম উল্লেখ জব্দরী নয়।

٢٥.٢ عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ لَمَّا صَالَحَ رَسُولُ اللهِ ﷺ اَهْلَ الْحُدَيْبِيَةِ

كُتُبَ عَلِيٌّ بَيْنَهُمْ كِتَابًا فَكَتَبَ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللهِ عَلَى فَقَالَ الْلَشَرِكُونَ لاَ تَكْتُبُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللهِ عَلَى الْمُحُهُ فَقَالَ عَلَى مَا اَنَا مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللهِ عَلَى الْمُحُهُ فَقَالَ عَلَى مَا اَنَا بِالَّذِي الْمُحَاهُ فَمَحَاهُ رَسُولُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اَنْ يُدُخُلَ هُوَ بِالَّذِي الْمُحَاهُ عَلَى اَنْ يُدُخُلُ هُوَ بِالَّذِي الْمُحَاهُ تَلْمُ عَلَى اَنْ يُدُخُلُوهَا اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ ا

২৫০২. বারাআ ইবনে আযেব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রস্পুল্লাহ (স) মুশরিকদের সাথে হুদাইবিয়ায় সন্ধি করলে আলী (রা) তার মুসাবিদা লেখেন। তিনি লেখেন মুহাম্মাদুর রস্পুল্লাহ। এই লেখায় মুশরিকরা আপত্তি তুলে বলে, মুহাম্মাদুর রস্পুল্লাহ লেখো না। কেননা যদি তুমি রস্প হতে (অর্থাৎ আমরা যদি রস্প মেনে নিতাম), তাহলে আমরা তোমার সঙ্গে লড়াই করতাম না। তিনি আলী (রা)-কে বলেন, শব্দটি মুছে ফেলো। আলী (রা) বলেন, আমার পক্ষে এটা মোছা সম্ভব নয়। অতপর রস্পুল্লাহ (স) নিজ হাতে তা মুছে ফেলেন এবং তাদের সঙ্গে এই শর্তে সন্ধি করেন ঃ তিনি ও তার সঙ্গীরা (আগামী বছর) তিন দিনের জন্য মঞ্চায় অবস্থান করতে পারবেন এবং তাদের সঙ্গের হাতিয়ার কোষবদ্ধ থাকবে। লোকেরা তাঁকে জিজ্জেস করল, জুলুব্বানুস-সিলাহ কি । তিনি বললেন, খাপ ও তার মধ্যকার অস্ত্র।

 إَبْنَةُ أَخِيُ فَقَضَى بِهَا النَّبِيُ ﴿ لِخَالَتِهَا وَقَالَ الْخَالَةُ بِعَرُّلِةِ الْأَمِّ وَقَالَ لِعَلِيّ أَنْتَ مِنِّىُ وَأَنَا مِنْكَ وَقَالَ لِجَعْفَرِ اَشْبَهْتَ خَلَقِيْ وَخُلُقِيْ وَقَالَ لِزَيْدٍ اَنْتَ اَخُونَا وَمَوْلَانَا \_

২৫০৩, বারাআ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী (স) যিলকাদ মাসে উমরা করার এরাদা করেন। কিন্তু মক্কাবাসীরা তাঁকে মক্কায় প্রবেশ করতে দিতে অস্বীকার করল। অবশেষে তিনি তাদের সাথে ফায়সালা করলেন যে, আগামী বছর তিনি তিন দিনের জন্য মক্কায় অবস্থান করতে পারবেন। সন্ধিপত্র যখন লেখা হয় তখন উল্লেখ করা হল ঃ এই শর্তাবলীর উপর আল্লাহর রসূল মুহাম্মাদ (স) রায়ী আছেন, তখন মঞ্জাবাসীরা বলল, আমরা তা স্বীকার করি না। যদি আমরা তোমাকে আল্লাহর রসূল বলে জানতাম, তাহলে তোমাকে বাধা দিতাম না। বরং তুমি আবদুল্লাহর পুত্র মুহাম্মাদ। তিনি জবাবে বললেন, আমি যুগপৎ আল্লাহর রসুল ও আবদুল্লাহর পুত্র মুহাম্মাদ। অতপর তিনি আলী (রা)-কে বললেন, রসূলুল্লাহ শব্দটি মুছে ফেল। তিনি বললেন, না, আল্লাহর কসম, আমি কখনও আপনার নাম মুছব না! রসূলুল্লাহ (স) চুক্তিপত্রটি হাতে নিলেন এবং লিখলেন, এই চুক্তিতে মুহাম্বাদ ইবনে আবদুল্লাহ সম্বত হয়েছেন। তিনি (আগামী বছর) মক্কায় কোষবন্ধ হাতিয়ারসহ প্রবেশ করতে পারবেন এবং তাঁর সঙ্গে কোন ব্যক্তি স্বেচ্ছায় মক্কা হতে মদীনায় যেতে চাইলে তা যেতে পারবে না এবং তাঁর কোন সঙ্গী মক্কায় থেকে যেতে চাই-লে তাকে তিনি বাধা দিতে পারবেন না। অতএব (পরবর্তী বছর) যখন তিনি মক্কায় প্রবেশ করলেন এবং নির্দিষ্ট সময়সীমা পার হয়ে গেল, তখন লোকেরা আলী(রা)-এর নিকট এসে বলল, তোমার সঙ্গীকে আমাদের এখান হতে চলে যেতে বল। কেননা নির্দিষ্ট মেয়াদ শেষ হয়ে গেছে। অতএব নবী (স) রওনা হলে হামযা (রা)-এর একটি মেয়ে চাচা চাচা বলে তাদের অনুসরণ করল। আলী (রা) তাকে নিয়ে আসলেন এবং তার হাত ধরে ফাতেমা (রা)-কে বললেন, এই নাও তোমার চাচার মেয়ে। তাকে নেয়ার বিষয়ে আলী, যায়েদ ও জাফর (রা)-এর মধ্যে বচসা হল। আলী (রা) বললেন, তাকে আমি পাওয়ার বেশী অধিকারী। কেননা সে আমার চাচার মেয়ে। জাফর (রা) বললেন, সে আমার চাচার মেয়ে এবং তার খালা আমার ক্রী। যায়েদ (রা) বললেন, সে আমার ভাইয়ের মেয়ে। নবী (স) তার সম্পর্কে তার খালার পক্ষে রায় দিলেন এবং বললেন, খালা মাতৃস্থানীয়। এরপর তিনি আলী (রা)-কে বললেন, আমি তোমা হতে ও তুমি আমা হতে। তিনি জাফর (রা)-কে বললেন, তুমি দৈহিক গঠন ও স্বভাব-চরিত্রে আমার সঙ্গে সাদৃশ্যপূর্ণ। তিনি যায়েদ (রা)-কে বললেন, তুমি আমাদের ভাই ও মাওলা (বন্ধু)।

৭-অনুচ্ছেদঃ মুশরিকদের সঙ্গে সন্ধি করা। এই বিষয়ে আবু সৃফিয়ান (রা) থেকে বর্ণনা (হাদীস) আছে। আওফ ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (স) বলেছেন, তারপর তোমাদের ও রোমানদের মধ্যে সন্ধি হবে এবং এই বিষয়ে সাহল ইবনে হনাইফ, আসমা ও মিসআর (রা) নবী (স) থেকে বর্ণনা করেছেন। মৃসা ইবনে মাসউদ বলেছেন, আমাকে সৃফিয়ান ইবনে সাঈদ, তাকে আবু ইসহাক এবং তাকে বারাআ ইবনে আযেব (রা) হাদীস বর্ণনা করেছেন যে, নবী (স) হুদাইবিয়ার দিন

মুশরিকদের সঙ্গে তিনটি শর্তে সিদ্ধি স্থাপন করেন। (এক) তাঁর নিকট কোন মুশরিক আসলে তিনি তাকে তাদের নিকট ফেরত দিবেন। (দুই) তাদের নিকট কোন মুসলমান আসলে তারা তাকে ফেরত দিবে না। (তিন) তিনি আগামী বছর মক্কায় প্রবেশ করতে পারবেন এবং তিন দিন এখানে অবস্থান করবেন তিনি (স) তরবারি, তীর, ধনুক ইত্যাদি হাতিয়ার কোষবদ্ধ অবস্থায় মক্কায় প্রবেশ করবেন। (মক্কায় অবস্থানকালে) আবু জানদাল (রা) পায়ে বেড়িবদ্ধ অবস্থায় তাঁর নিকট আসলে তিনি (স) তাকে মুশরিকদের নিকট ফেরত দেন। ইমাম বুখারী (র) বলেন, মুয়াখাল সুফিয়ান থেকে আবু জানদালের কথা বর্ণনা করেননি এবং কেবল স্মান্ত্রা (কোষবদ্ধ হাতিয়ার) শব্দ বর্ণনা করেছেন।

٢٥٠٤ عَنِ ابْنِ عُمَرَ اَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﴿ خَرَجَ مُعْتَمِرًا فَحَالَ كُفَّارُ قُرَيْشٍ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْبَيْتِ وَقَاضِاهُمْ عَلَى اَنْ يَعْتَمِرَ الْعَامَ الْبَيْتِ وَقَاضِاهُمْ عَلَى اَنْ يَعْتَمِرَ الْعَامَ الْمُقْبِلَ وَلاَ يَقْبِمُ بِهَا الاَّ مَا اَحَبُوا الْعَامَ الْقَبِلَ وَلاَ يَقْبِمَ بِهَا الاَّ مَا اَحَبُوا فَاعْتَمَرَ مِنَ الْعَامِ الْقَبِلِ فَدَخَلَهَا كَمَا صَالَحَهُمْ فَلَمَّا اَقَامَ بِهَا تَلاَثًا اَمْرَوْهُ اَنْ يَخْرُجَ فَخَرَجَ \_ ـ

২৫০৪ ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। রসূলুলাহ (স) উমরার উদ্দেশ্যে মদানা হতে রওনা হলেন। কিন্তু কুরাইশ কাফেররা তার ও কা বা ঘরের মধ্যে বাধা হয়ে দাঁড়ালো। ফলে তিনি হুদাইবিয়া নামক স্থানে তার কুরবানীর পও যবাই করলেন ও মাথা কামালেন। তিনি তাদের সঙ্গে এই মর্মে ফায়সালা করলেন ঃ আগামী বছর তিনি উমরা করবেন এবং তরবারি ছাড়া অন্য কোন হাতিয়ার সঙ্গে আনতে পারবেন না এবং তারা যে ক্যদিন মক্কায় অবস্থান করার অনুমতি দেবে, কেবল সে ক্যদিন তিনি সেখানে অবস্থান করতে পারবেন। তিনি পরবর্তী বছর উমরা করতে আসলেন এবং সন্ধির শর্ত অনুযায়ী মক্কায় প্রবেশ করলেন। তিনি সেখানে তিন দিন অবস্থান করলে তারা তাঁকে চলে যেতে বলল। অতএব তিনি চলে আসলেন।

٠٥٠٥ عَنْ سَهُلِ بْنِ اَبِي حَثْمَةَ قَالَ إِنْطِلَقَ عَبْدُ اللهِ بْنُ سَهُلٍ وَمُحَيَّصَةُ بْنُ مَسْعُوْدِ ابْنِ زَيْدِ اللهِ عَنْ سَهُلٍ وَمُحَيَّصَةُ بْنُ مَسْعُوْدِ ابْنِ زَيْدِ اللهِ خَيْبَرَ وَهِيَ يَوْمَئِذِ صِلْحَ ۖ ـ

২৫০৫, সাহল ইবনে আবু হাছম! (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আবদুল্লাহ ইবনে সাহল ও মুহায়্যাসা ইবনে মাসউদ (রা) ইহুদীদের সাথে সন্ধির প্রাক্কালে খায়বারের দিকে গোলেন।

৮-অনুচ্ছেদ ঃ দিয়াত সম্পর্কে সন্ধি।

٢٥.٦ عَنْ أَنَسٍ أَنَّ الرُّبِيْعَ وَهِيَ إِبْنَةُ النَّضْرِ كَسَرَتُ تَنْيَّةَ جَارِيَةٍ فَطَلَبُوا الْاَرْشَ وَطَلَبُوا الْعَفْوَ فَابُوا فَاتُوا النَّبِيُّ ﴿ فَامَرَهُمْ بِالْقِصَاصِ فَقَالَ أَنسُ بُنُ الْاَرْشَ وَطَلَبُوا الْعَفْوَ فَابُوا فَاتُوا النَّبِيُّ ﴿ فَامَرَهُمْ بِالْقِصَاصِ فَقَالَ أَنسُ بُنُ الْاَرْشَ وَطَلَبُوا الْعَفْوَ فَابُوا فَاتُوا النَّبِيُّ ﴿ فَامَرَهُمْ بِالْقِصَاصِ فَقَالَ آنسُ بُنُ الْاَرْشَ وَطَلَبُوا الْعَفْو فَابُوا فَاتُوا النَّبِيُّ ﴿ الْمَارَهُمُ إِلْقَصِاصِ فَقَالَ آنسُ بُنُ اللَّهُ إِلَيْ إِلَيْ اللَّهُ الْمُؤْمِنِ اللَّهُ الْمُؤْمِنِ الْمَالِقِ الْمَالِقُونَ فَاللَّهُ اللَّهُ اللَّلَةُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ اللللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللْمُؤْمِنَ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّ

النَّضُرِ اَتُكْسَرُ ثَنيَّةُ الرُّبَيْعِ يَارَسُوْلَ اللهِ لاَ وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ لاَ تُكْسَرُ ثَنيَّتُهَا فَقَالَ يَا اَنْسُ كَتَابُ اللهِ الْقَصَاصُ فَرَضِيَ القَوْمُ وَعَفَوْا فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ إِنَّ مِنْ عَبَادِ اللهِ مَنْ لَوْ اَقْسَمَ عَلَى اللهِ لاَبَرَّهُ زَادَ الْفَزَارِيُّ عَنْ حُمَيْدٍ عَنْ اَنْسٍ فَرَضِي الْقَوْمُ وَقَبْلُوا الْاَرْشَ \_ . اللهِ لاَبَرَّهُ زَادَ الْفَزَارِيُّ عَنْ حُمَيْدٍ عَنْ اَنْسٍ فَرَضِي اللهِ الْاَرْشُ \_ .

২৫০৬. আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। রুবাই বিনতে নাদ্র একটি মেয়ের দাঁত তেঙে দেয়। তারা আরশ দাবি করলে রুবাইর আত্মীয়রা ক্ষমা চায়। কিছু তারা ক্ষমা করতে অস্বীকার করে। তারা নবী (স)-এর নিকট আসে। তিনি তাদেরকে কিসাস গ্রহণের হুকুম দেন। আনাস ইবনে নাদ্র (রা) বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ ! রুবাইর দাঁত ভাঙা হবে কি ? না, সেই আল্লাহর কসম, যিনি আপনাকে সত্যসহ প্রেরণ করেছেন ! রুবাইর দাঁত ভাঙা যেতে পারে না। তিনি বলেন, হে আনাস! কিতাবুল্লাহ তো কিসাসের হুকুম দেয়। অতপর তারা (বাদীপক্ষ) রায়ী হয়ে যায় এবং ক্ষমা করে দেয়। নবী (স) বলেন, আল্লাহর এমন কিছু বান্দা আছে যারা তার নামে শপথ করলে তিনি তাদের শপথের সন্ধান রক্ষা করেন। ফাযারীর বর্ণনায় আছে ঃ তারা রায়ী হয় আরশ গ্রহণ করে।

৯-অনুচ্ছেদ ঃ হাসান ইবনে আলী (রা) সম্পর্কে মহানবী (স)-এর বাণী ঃ আমার এই পুত্র (নাতি) নেতা হবে। আশা করা যায় আল্লাহ তাআলা তার দ্বারা দৃটি বড় দলের ঝগড়া-বিবাদ মীমাংসা করে দেবেন। মহান আল্লাহ বলেছেন, "তোমরা তাদের মধ্যে মীমাংসা করে দাও –(স্রা হুজুরাত ঃ ৯)।"

٧٠.٥٧ عَنِ الْحَسَنِ قَالَ إِسْتَقْبَلَ وَاللّٰهِ ٱلْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ مُعَاوِيةً بِكَتَائبَ ٱمْثَالِ الْجِبَالِ فَقَالَهُمْرُو بْنُ الْعَاصِ انِّي لَاَرَى كَتَائبَ لاَ تُوَلِّى حَتَى تَقْتُلَ اَقْرَانَهَا فَقَالَ لَهُ مُعَاوِيةً وَكَانَ وَاللّٰهِ خَيْرٌ الرَّجُلَيْنِ اَىْ عَمْرُو اِنْ قَتَلَ هَٰوُلاَءِ هَٰوُلاَءِ هَٰوُلاَءِ هَٰوُلاَءِ هَٰوُلاَءِ مَوْلاَءِ هَٰوُلاَءِ هَٰوُلاَءِ هَٰوُلاَءِ هَٰوُلاَءِ مَوْلاَءِ مَنْ لِى بِضَيْعَتِهِم فَبَعَثَ اللّٰهِ رَجُلَيْنِ مِنْ مَنْ لِى بِضَيْعَتِهِم فَبَعَثَ اللّٰهِ رَجُلَيْنِ مِنْ مَنْ لِى بِضَيْعَتِهِم فَبَعَثَ اللّٰهِ رَجُلَيْنِ مَنْ مَنْ لَى بِضَيْعَتِهِم فَبَعَثَ اللّٰهِ رَجُلَيْنِ مَنْ مَنْ لَى بِضَيْعَتِهِم فَبَعَثَ اللّٰهِ رَجُلَيْنِ مِنْ مَنْ لَى بَنِي عَبْدِ الرَّحُمُن بَنَ سَمَرَةً وَعَبْدَ اللّٰهِ ابْنَ عَامِرٍ بْنِ كُرَيْزٍ فَقَالَ لَهُمَا الْكَهِ اللّٰهِ ابْنَ عَامِ اللّٰهِ فَاثْتَيَاهُ فَدَخَلاَ عَلَيْهِ فَتَكُلَّمَا وَقَالاً لَهُ مَا الْكَهِ فَاثْتَيَاهُ فَدَخَلاً عَلَيْهِ فَتَكَلَّمَا وَقَالاً لَهُ مَا الْكَمْ الْكَمْ الْكُونِ النَّالِ وَانَّ هَذِهِ الْكُهُ الْمُنَالُكَ قَالَ فَمَنْ لِي بِهَذَا قَالاَ نَحُنُ لَكَ بِهِ فَمَا عَلَيْهِ عَلَيْكَ كَذَا وَيَطْلَبُ الْكِلَ وَيَطْلَبُ الْكُو وَيَشَالُكَ قَالَ فَمَنْ لَى بِهَذَا قَالاَ نَحْنُ لَكَ لِهِ فَمَا عَلَيْكَ كَذَا وَيَطْلَبُ الْكُولُ الْكُولُ قَالَ فَمَنْ لَى بِهَذَا قَالاَ نَحْنُ لَكَ بِهِ فَمَا

হ কোন ব্যক্তি অপর ব্যক্তির জাবন নাশ বা অঙ্গহানি করলে উক্ত অপরাধীকে তার অনুরূপ শান্তি (মৃত্যুদন্ত অথবা অঙ্গহানি) ভোগ করতে হয়। ইসলামী আইনের পরিভাষায় এইরূপ শান্তিকে 'কিসাস' বলে। কোন কারণে কিসাস গ্রহণ সম্ভব না হলে অপরাধী আর্থিক ক্ষতিপূরণ দিতে বাধ্য হয়। এই ক্ষতিপূরণ জীবন নাশের জন্য হলে তাকে বলে 'দিয়াত' এবং অঙ্গহানির জন্য হলে তাকে বলে 'আরশ।'-সম্পাদক

سَالُهُمَا شَيْئًا الاَّ قَالاَ نَحْنُ لَكَ بِهِ فَصَالَحَهُ فَقَالَ الْحَسَنُ وَلَقَدْ سَمَعْتُ أَبَا بَكْرَةَ يَقُوْلُ رَآيْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ عَلَى الْمُنْبَرِ وَالْحَسَنُ ابْنُ عَلِيَّ الِّى جَنْبِهِ وَهُو يَقْبِلُ عَلَى النَّاسِ مَرَّةً وَعَلَيْهِ الْخُرَى وَيَقُوْلُ انِّ أَبْنِى هٰذَا سَيِّدٌ وَ لَعَلَّ اللهُ أَنْ يَصْلِحَ بِهِ بَيْنَ فِئَتَيْنِ عَظِيْمَتَيْنِ مِنَ ٱلْمُسْلِمِيْنَ –

২৫০৭, হাসান বসরী (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আল্লাহর শপথ হাসান ইবনে আলী (রা) পাহাড়ের মত সৈন্যসামান্ত নিয়ে মুয়াবিয়ার (রা) মুকাবিলায় উপস্থিত হন। আমর ইবনুল আস (রা) বলেন, আমি এমন সব সৈন্য দেখছি যারা প্রতিপক্ষকে হত্যা না করে ফিরে যাবে না। মুয়াবিয়া, যিনি আল্লাহর কসম ! উভয়ের (আমর ও মুয়াবিয়া) মধ্যে উত্তম ছিলেন, আমরকে বললেন, যদি এ পক্ষের লোকেরা অপর পক্ষের লোকদেরকে এবং অপর পক্ষের লোকেরা এ পক্ষের লোকদেরকে হত্যা করে, তাহলে কে তাদের বিষয়-আশয়, স্ত্রী-পুত্র ও টাকা-পয়সা রক্ষা করবে ? অতপর তিনি কুরাইশ বংশের আবদু শামস শাখার দু'জন লোক আবদুর রহমান ইবনে সামুরা ও আবদুল্লাহ ইবনে আমের ইবনে কুরাইযাকে হাসান ইবনে আলীর নিকট পাঠান এবং বলেন, তোমরা দুইজনে তাঁর নিকট যাও এবং সন্ধির প্রস্তাব পেশ কর। তাঁর সাথে কথা বলে সন্ধির আহবান জানাও। তাঁরা তার নিকট আসেন এবং তাঁর সঙ্গে কথাবার্তা বলে সন্ধির প্রস্তাব পেশ করেন। হাসান ইবনে আলী তাদেরকে বলেন, আমরা আবদুল মুত্তালিবের সন্তান। আমাদের অনেক টাকা-পয়সা খরচ হয়েছে এবং আমাদের এই লোকেরা রক্তের সঙ্গে জড়িয়ে পড়েছে। তারা বলেন, তিনি (মুয়াবিয়া) আপনার নিকট এই এই প্রস্তাব রেখেছেন এবং আপনার নিকট শান্তি স্থাপনের জন্য অনুনয়-বিনয় করেছেন। তিনি (হাসান ইবনে আলী) বলেন, তাহলে এই প্রস্তাবের দায়িত্ব কে নিবে ? তারা বলেন, আমরা এর দায়িত্ব নেব। তিনি যে ব্যাপারেই জিজ্ঞেস করেন, এর দায়িত্ব কে নেবে। তার জবাবে তারা বলেন, আমরা এর দায়িত্ব নেব। এরপর তিনি তার (মুয়াবিয়া) সঙ্গে সন্ধি করলেন। হাসান বসরী (র) বলেন, আমি আবু বাকরাহ (রা)-কে বলতে শুনেছি, আমি রস্লুল্লাহ (স)-কে মিম্বরের উপর দেখেছি এবং হাসান ইবনে আলী তাঁর পাশে ছিলেন। তিনি একবার লোকদের দিকে এবং আর একবার হাসানের দিকে তাকাচ্ছিলেন আর বলছিলেন, আমার এই পুত্র নেতা হবে এবং আশা করা যায় আল্লাহ তার দ্বারা মুসলমানদের দু'টি বড় দলের বিবাদ মিটিয়ে দেবেন। ইমাম বখারী (র) বলেন, হাসান বসরী (র) এই হাদীস আবু বাকরাহ (রা)-এর নিকট শুনেছেন বলে আমাদের নিকট প্রমাণিত হয়েছে।

১০-অনুচ্ছেদ ঃ নেতা কি সন্ধির জন্য ইশারা বা প্রস্তাব করতে পারেন ?

٨٠ ٥٧- عَنْ عَائِشَةَ قَالَ سَمِعَ رَسُولُ اللهِ ﷺ صَوْتَ خُصُوْمٍ بِالْبَابِ عَالِيَةٍ اَصُواتُهُمَا وَاذَا اَحَدُهُمَا يَسْتَوْضِعُ الْأَخْرَ وَيَسْتَرْفَقُهُ فَي شَيْءٍ وَهُوَ يَقُولُ وَاللهِ
 لاَ اَفْعَلُ فَخَرَجَ عَلَيْهِمَا رَسُولُ اللهِ ﷺ فَقَالَ ابْنَ الْلَّالِيِّ عَلَى اللهِ لاَ يَفْعَلُ الْعَرُوفَ فَقَالَ ابْنَ الْلَّالَةِ عَلَى اللهِ لاَ يَفْعَلُ الْعَرُوفَ فَقَالَ ابْنَ الْلَّالَةِ عَلَى اللهِ لاَ يَفْعَلُ اللهِ

২৫০৮. আয়েশ। (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (স) দ্বারপ্রান্তে দু'জন বিবদমান ব্যক্তির উচ্চস্বরে ঝগড়ার শব্দ ভনতে পেলেন। তাদের একজন অপরজনের নিকট ঝণের কিছু অংশ মাফ করে দেয়ার আবেদন নিবেদন কর্রছিল। অন্যজন বলছিল, আল্লাহর কসম! আমি তা করব না। রসূলুল্লাহ (স) তাদের নিকট আসলেন এবং বললেন, সেই লোকটি কোথায় যে আল্লাহর নামে কসম খেয়ে বলছিল, আমি ভাল কাজ করব না। সে বলল, আমি ইয়া রসূলাল্লাহ! সে যা চায় আমি তাই করব।

٢٥٠٩ عَنْ كَعْبِ بْنِ مَالِكِ أَنَّهُ كَانَ لَهُ عَلَى عَبْدِ اللهِ بْنُ أَبِي حَدْرَدِ الْأَسْلَمِيُّ مَالُ فَلَقِيَهُ فَلَزِمَهُ حَتَّى إِرْتَقَعْتُ أَصْوَاتُهُمَا فَمَرَّ بِهِما النَّبِيُّ فَقَالً يَاكَعْبُ فَاَشَارَ بِيده كَأَنَّهُ يَقُولُ النِّصْفُ فَاَخَذَ مَا عَلَيْه وَتَرَكَ نَصْفًا ـ

২৫০৯. কাব ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত। আবদুল্লাই ইবনে আবু হাদরাদ আসলামীর নিকট তার কিছু অর্থ পাওনা ছিল। তিনি তার সঙ্গে দেখা করে পাওনার তাগাদা দিলেন। এমনকি তাদের কণ্ঠস্বর উচ্চ হল। নবী (স) তাদের নিকট দিয়ে অতিক্রম করার সময় হাত দ্বারা ইশারা করে বললেন, হে কাব অর্ধেক ঋণ মাফ করে দাও। কাজেই তিনি অর্ধেক ঋণ মাফ করে দিলেন এবং অর্ধেক গ্রহণ করলেন।

১১-অনুচ্ছেদ ঃ লোকদের ঝগড়া-বিবাদ মিটিয়ে দেয়া ও তাদের মধ্যে সুবিচার করার ফ্যীলত।

. ٢٥١ - عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ كُلُّ سُلاَمَى مِنَ النَّاسِ عَلَيْهِ صَدَقَةٌ مَنْ النَّاسِ عَلَيْهِ صَدَقَةٌ عُلُّ يَوْمٍ تَطْلُعُ فِيْهِ الشَّمْسُ يَعْدِلُ بَيْنَ النَّاسِ صَدَقَةٌ -

২৫১০, আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ (স) বলেছেন, প্রত্যাহ যেদিন সূর্য উদয় হয় (অর্থাৎ প্রতি দিনই) মানুষের প্রতিটি গ্রন্থির জন্য সাদাকা রয়েছে। <mark>মানুষের সমাজে</mark> সুবিচার প্রতিষ্ঠা করা সাদাকার অন্তর্ভুক্ত।

১২-অনুচ্ছেদ ঃ নেতা কারো প্রতি সন্ধির ইঙ্গিত করলে এবং সে তা অস্বীকার করলে তার প্রতি আইনানুগ ফায়সালা করা।

٢٥١١ عَنِ الزُّبَيْرَ اَنَّهُ نَاصِمَ رَجُلاً مِّنَ الْاَنْصَارِ قَدْشَهِدَ بَدُراً الَّهِ رَسُولًا اللهِ عَنْ فَيْ الرَّبُولُ اللهِ عَنْ فَيْلُ رَسُولُ اللهِ عَنْ فَيْلُ اللهِ عَنْ الْمَوْلُ اللهِ اللهِ الْأَبْيُرِ السُولَ الْمَا عَمْنَكَ فَتَلَوَّنَ وَجُهُ رَسُولِ اللهِ ثُمَّ قَالَ السُقِ ثُمَّ الْمَسُولُ اللهِ ثَمَّ قَالَ السُقِ ثُمَّ الْمُسِلُ اللهِ مَنْ فَكُولُ اللهِ مَنْ فَكَانَ الْمَنْ عَمَّتُكَ فَتَلُونَ وَجُهُ رَسُولِ اللهِ ثُمَّ قَالَ السُقِ ثُمَّ الْحُبِسُ حَيْنَذِ حَقَّهُ الرَّبَيْرِ وَكَانَ رَسُولُ اللهِ مَيْنَذِ حَقَّهُ الرَّبَيْرِ وَكَانَ رَسُولُ اللهِ مَيْنَذِ حَقَّهُ الرَّبَيْرِ وَكَانَ رَسُولُ اللهِ عَنْذِ حَقَّهُ الرَّبَيْرِ وَكَانَ رَسُولُ اللهِ عَنْ مَا اللهُ عَلَى اللهِ عَنْ مَالُولُ اللهِ عَنْ مَالَوْلُ اللهُ اللهُ عَنْ مَاللهُ عَنْ مَالَّا اللهُ عَنْ الْمَالَولُ اللهُ اللهُ عَنْدُولُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُهُ اللهُ اللهُولُ اللهُ ا

الْاَنْصَارِيُ رَسُوْلَ اللهِ ﴿ اَللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ ال

২৫১১ যুবাইর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি এক আনসার ব্যক্তির সঙ্গে একটি প্রস্তরময় যমীনের পানির নালা সম্পর্কে ঝগড়া করলেন। উক্ত আনসারী বদরের যুদ্ধে রসূলুল্লাহ (স)-এর সঙ্গে শরীক ছিলেন। তারা উভয়ে উক্ত পানির নালা হতে পানি নিতেন। রসূলুল্লাহ (স) যুবাইরকে বললেন, হে যুবাইর! তুমি প্রথমে পানি নাও, তারপর তোমার প্রতিবেশীকে পানি নিতে দাও। আনসারী রাগান্বিত হয়ে বললেন, হে রসূল! সে আপনার ফুফাতো ভাই, তাই এরপ করলেন। এই কথা ভনে রসূলুল্লাহ (স)-এর চেহারা লাল হয়ে গেল। তিনি যুবাইরকে বললেন, তুমি তোমার ক্ষেতে পানি নেয়ার পর তা বন্ধ করে দাও যতক্ষণ না দেয়াল পর্যন্ত পানি পৌছায়। এবার রসূলুল্লাহ (স) যুবাইরকে তার পূর্ণ হক দিয়ে দিলেন। ইতিপূর্বে তিনি যুবাইর ও আনসারী উভয়ের সুবিধার প্রতি লক্ষ্য রেখে রায় দিয়েছিলেন। কিন্তু যখন আনসারী রস্লুল্লাহ (স)-কে রাগান্বিত করলেন, তখন তিনি যুবাইরকে আইনানুগভাবে তার পূর্ণ হক দিয়ে দিলেন। উরওয়াহ (রা) বলেন, যুবাইর (রা) বলেছেন, আল্লাহর শপথ! আমার মনে হয়, কুরআনের (নিম্নবর্ণিত) আয়াতটি এই প্রসংগে অবতীর্ণ হয়েছে।

# فَلاَ وَرَبِّكَ لاَيْوَمِنُونَ حَتَّى يَحكِّمُوك فِيمَا شَجَرَ بَينَهُم -

"না, তোমার প্রভুর শপথ ! তারা মুমিন হতে পারবে না, যতক্ষণ না তারা তাদের বিতর্কিত বিষয়ে তোমাকে (রসূল) চূড়ান্ত ফায়সালাকারী হিসেবে মেনে নেয়।" (সূরা আন নিসাঃ ৬৫।"

১৩-অনুচ্ছেদ ঃ ঋণদাতা ও মৃত ওয়ারিশদের মধ্যে আপোষ-রফা করা এবং তা নিয়মিতভাবে আদায় করা। ইবনে আব্বাস (রা) বঙ্গেন, দুই অংশীদার যদি সিদ্ধান্ত নেয় যে, একজন প্রাতব্য ঋণ ও অপরজন নগদ অর্থ নেবে, তাতে কোন দোষ নেই। এই অবস্থায় যদি তাদের কারো অংশ নষ্ট হয়, তাহঙ্গে সে তার অপর অংশীদারের নিকট তা দাবি করতে পারবে না।

٢٥١٢ - عَنْ جَابِرِ بَنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ تُوفِقَى آبِى ْ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ فَعَرَضْتُ عَلَى غُرَمَائِهِ أَنْ يَّاحُذُوا التَّمْرَ بِمَا عَلَيْهِ فَابُوا وَلَمْ يَرَوا اَنَّ فَيْهِ وَفَاءً فَاتَيْتُ النَّبِيِّ ﷺ فَذَكَرَتُ لَا يُلْكَ لَهُ فَقَالَ اذَا جَدَدْتَهُ فَوَضَعْتَهُ فِي الْمِيدِ أَذَنْتُ رَسُولَ اللهِ عَنَى فَجَاءَ وَمَعَهُ أَبُو بَكُرٍ وَعُمَرُ فَجَلَسَ عَلَيْهِ وَدَعَا بِالْبَرِكَةِ ثُمَّ قَالَ اُدْعُ غَرَمَاءَكَ فَأَوْفِهِمْ فَمَاتَرَكُتُ أَلُو بَكُرٍ وَعُمَرُ فَجَلَسَ عَلَيْهِ وَدَعَا بِالْبَرِكَةِ ثُمَّ قَالَ اُدْعُ غَرَمَاءَكَ فَأَوْفِهِمْ فَمَاتَرَكُتُ اللهُ عَلَى آبِيْ دَيْنُ إِلاَّ قَضَيْتُهُ وَفَضَلَ ثَلاَئَةً عَشَرَ وَسُقًا سَبْعَةٌ عَجُوةٌ وَسَتَّةً وَسَيَّةً

لَوْنَ ۚ أَوْ سَنَّةُ عَجْوَةٌ وَسَبَعَةُ لَوْنُ فَوَافَيْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ الْمَغْرِبَ فَذَكُرْتُ ذَٰلِكَ لَهُ فَضَحِكُ فَقَالَ اثْتَ اَبَابِكُر وَعُمَرَ فَاخْبِرُهُمَا فَقَالَا لَقَدُ عَلَمْنَا اذَ صَنَعَ رَسُولُ الله ﷺ مَاصَنَعَ أَن سَيَكُونُ ذَٰلِكَ وَقَالَ هِشَامٌ عَنْ وَهُبٍ عَنْ جَابِر صَلاَةَ العَصْر وَلَمْ يَذُكُر اَبَابِكُر وَلاَ ضَحِكَ وَقَالَ وَتَرَكَ اَبِي عَلَيْهِ ثَلاَثْيْنَ وَسُقًا دَيْنًا وَقَالَ ابْنُ السَحَقَ عَنْ وَهُبٍ عَنْ جَابِر صَلاَةَ الظّهُر -

২৫১২. জাবের ইবনে আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমার পিতা ঋণগ্রস্ত অবস্থায় মারা যান। আমি তাঁর পাওনাদারদেরকে তাঁর ঋণের পরিবর্তে খেজুর নিতে অনুরোধ করি। কিন্তু তারা তাতে ঋণ শোধ হবে না মনে করে তা নিতে অস্বীকার করে। আমি নবী (স)-এর নিকট এসে তাঁকে ব্যাপারটি বললাম। তিনি বললেন, ফল পেড়ে মিরবাদে (যেথায় খেজুর ওকানো হয়) রাখার পর আমাকে খবর দিও। আমি সেই অনুযায়ী রসুলুল্লাহ (স)-কে খবর দিলো।] তিনি আবু বাকর ও উমর (রা) সহ আসলেন। তিনি খেজুরের স্তপের উপর বসে বরকতের জন্য দোআ করপেন : তারপর বলেন তোমার পাওনাদারদেরকে ডাক এবং তাদের পুরা ঋণ দিয়ে দাও। আমি আমার পিতার প্রত্যেক পাওনাদারকে তার পরো পাওনা মিটিয়ে দিলাম। এরপরও আমার নিকট তের অসাক<sup>৩</sup> খেজুর রয়ে গেল। সাত অসাক আজওয়াহ ও ছয় অসাক লাওন অথবা ছয় অসাক আজওয়াহ ও সাত অসাক লাওন। তারপর আমি মাগরিবের সময় রস্লুল্লাহ (স)-এর সঙ্গে দেখা করনাম এবং তাঁকে ব্যাপারটি বলনাম। তিনি হেসে দিলেন এবং বললেন, যাও আবু বাকর ও উমারকে খবরটি শুনাও। তারা বললেন, আমরা আগেই উপলব্ধি করছিলাম যে এরপই ঘটবে যখন রস্লুল্লাহ (স) এরপ করলেন। অপর বর্ণনায় আছে ঃ জাবের (রা) আসরের নামাযের ওয়াক্তে এসেছেন এবং তাতে আবু বাকর ও উমার (রা)-এর কথা উল্লেখ নাই এবং তাতে আরও আছে ঃ আমার পিতা তিরিশ অসাক ঋণ রেখে দুনিয়া ছেড়ে চলে যান। অপর বর্ণনায় আছে ঃ জাবের (রা) যোহরের নামাযের ওয়াক্তে এসেছেন।

#### ১৪-অনুচ্ছেদ ঃ ধার ও নগদের বিনিময়ে সন্ধি ।

عَهْدِ رَسُولُ اللّٰهِ عَنَى كَعْبَ بْنَ مَالِكَ انَّهُ تَقَاضَىٰ إِبْنَ ابِي حَدْرَدِ دَيْنًا كَانَ لَهُ عَلَيْهِ فَي عَهْدِ رَسُولُ اللهِ عَنَى سَمِعَهَا رَسُولُ اللهِ عَهْدِ رَسُولُ اللهِ عَنَى كَشَفَ سَجْفَ حُجْرَتِهِ عَهُو فَيْ بَيْتِ فَخَرَجَ رَسُولُ اللهِ عَنَى كَشَفَ سَجْفَ حُجْرَتِهِ فَنَادَى كَعْبَ بْنَ مَالِكَ فَقَالَ يَاكَعْبُ فَقَالَ لَبْيُكَ يَارَسُولُ اللهِ فَاَشَرَ بِيدِهِ أَنْ ضَعِ فَنَادَى كَعْبَ بْنَ مَالِكَ فَقَالَ يَاكَعْبُ فَقَالَ لَبْيْكَ يَارَسُولُ اللهِ فَاَشَرَ بِيدِهِ أَنْ ضَع الشَّطُرَ فَقَالَ كَعْبُ قَدَ فَعَلْتُ يَارَسُولُ اللهِ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَقَالَ كَعْبُ قَدُ فَعَلْتُ يَارَسُولُ اللهِ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَقَالَ كَعْبُ قَدُ فَعَلْتُ يَارَسُولُ اللهِ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَنَى اللهِ عَلَى عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَنَى اللهِ عَلَى الله عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ال

৩ এক অসাক প্রায় হয় মণ আজভগার ও লাভন খেজারের প্রকার বিশেষ

কথাবার্তার শব্দ এত উচ্চ হলো যে, রস্লুল্লাহ (স) তাঁর ঘর থেকেই তা শুনতে পেলেন। রস্লুল্লাহ (স) জানালার পর্দা উঠিয়ে এবং কা বকে ডাক দিলেন, হে কা ব ! তিনি বললেন, আমি উপস্থিত আছি, ইয়া রস্লাল্লাহ ! তিনি হাতের ইশারায় তাকে অর্ধেক ঝণ মাফ করে দিতে নির্দেশ দিলেন। কা ব বললেন, ইয়া রস্লাল্লাহ ! আমি তাই করলাম। তারপর রস্লুল্লাহ (স) ইবনে আবু হাদরাদকে বললেন, যাও তার বাকী ঋণ শোধ করে দাও।

#### অধ্যায়-৩০

# كتاب الشروط (শর্তাবলীর বর্ণনা)

১-অনুচ্ছেদ ঃ ইসলাম গ্রহণে, চুক্তিসমূহে ও ক্রয়-বিক্রয়ে শর্ত আরোপ করা জায়েয। ১ ٢٥١٤ عَنْ عُرُونَةُ بْنُ الزُّبُيْرِ اَنَّهُ سَمِعَ مَرْوَانَ وَالْمِسُورَ بْنَ مَخْرَمَةَ يُخْبِرَانِ عَنْ أَصْحَابِ رَسُولُ اللهِ ﴿ قَالَ لَمَّا كَاتَبَ سُهَيْلُ بْنُ عَمْرٍ وَيَوْمَئِذٍ كَانَ فَيْهَا أُشْتَرَطَ سُهَيْلُ بْنُ عَمْرِهِ عَلَى النَّبِيِّ ﴿ أَنَّهُ لاَ يَاتِيْكَ اَحَدُّ وَانْ كَانَ عَلَى ديْنكَ الاَّ رَدَدْتَهُ الَيْنَا وَخَلَّيْتَ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُ فَكَرِهَ الْلُؤْمِنُونَ ذٰلِكَ وَامْتَعَضُوا مِنْهُ وَابَيْ سَهُيْلُ الَّا ذَٰلِكَ فَكَاتَبَهُ النَّبِيُّ ﴿ عَلَى ذَٰلِكَ فَرَدَّ يَوْمَئِذِ اَبَا جَنْدَلِ الْمِي اَبِيْهِ سُهَيْلٍ بْنِ عَمْرِو وَلَمْ يَاتِهِ اَحَدُّ مَنَ الرِّجَالِ الاَّ رَدَّهُ فَيْ تَلْكَ الْمُدَّة وَان<del>ْ</del> كَانَ مُسْلِمًا وَجَاءَ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتِ وَكَانَتُ أُمُّ كُلْثُوْمِ بِنْتَ عُقْبَةَ بْنِ آبِي مُعَيْطِ مِمَّنْ خِذَرَجَ الِّي رَسُوْلِ اللَّهِ ﷺ يَوْمَئِذٍ وَهِيَ عَاتِقٌ فَجَاءَ اَهْلُهَا يَسْأَلُونَ النَّبِيُّ اَنْ يَرْجِعَهَا الَّيْهِمْ فَلَمْ يَرْجِعُهَا اِلَّيْهِمْ لِمَا اَنْزَلَ اللَّهِ فَهِنَّ : اِذَا جَاعَكُمُ الْكُوْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتِ فَامْتَحنُوْهُنَّ اللَّهُ اَعْلَمُ بِايْمَانِهنَّ الْي قَوْله : وَلاَهُمْ يَحلُّونَ لَهُنَّ قَالَ عُرْوَةُ فَاَخْبَرَتني عَائشَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللَّه ﷺ كَانَ يَمْتَحنُهُنَّ بِهَذِهِ الْأَيَّةَ يَـاَيُّهَا الَّذينَ أَمَنُوا اذَا جَاءَكُمُ الْلُؤْمنَاتُ مُهَاجِرَاتِ فَامْتَحنُوْهُنَّ الْي غُفُورٌ رَّحيْمُ قَالَ عُرْوَةُ قَالَتُ عَائَشَةُ فَمَنْ اَقَرَّ بِهِذَا الشَّرْطِ مِنْهُنَّ قَالَ لَهَا رَسُولُ الله ﷺ قَدُ بَايَعْتَك كَلاَمًا يُكَلِّمُهَا بِهِ وَاللَّهِ مَامَسِتَّتْ يَدُهُ يَدَ أَمْرَاةٍ قَطُّ في ٱلْبَايَعَة وَمَا بَابَعَهُنَّ الاَّ بِقَوْلِهِ \_

২৫১৪ উরওয়াহ ইবনে যুবাইর থেকে বর্ণিত। তিনি রসূলুল্লাহ (স)-এর সাহাবী হতে মারোয়ান ও মিসওয়ার ইবনে মাঝরামা (রা)-কে হাদীস বর্ণনা করতে ওনেছেন। তিনি বলেন, সুহাইল ইবনে আমর (মঞ্চাবাসীদের তরফ হতে) হুদাইবিয়ার সন্ধিপত্রে স্বাক্ষর করেন। তিনি নবী (স)-এর সক্ষে এই শর্তে চুক্তিপত্রে স্বাক্ষর করেনঃ আমাদের কেউ

১. কিছু লার্ড বৈধ ও কিছু লার্ড অবৈধ : যেমন কোন অমুসলিম ইসলাম গ্রহণের জন্য এই লার্ড আরোপ করতে পারবে যে, তাকে দেশত্যাগে বাধ্য করা যাবে না, কিছু সে এই লার্ড আরোপ করতে পারবে না যে, তাকে নামায় পড়তে বাধ্য করা যাবে না :-সম্পাদক

আপনার নিকট চলে গেলে তাকে আমাদের নিকট ফেরত দিতে হবে যদিও সে আপনার ধর্মে বিশ্বাসী হয় এবং আমাদের ও তার ব্যাপারে আপনি হস্তক্ষেপ করতে পারবেন না। মুসলমানদের এই শর্ত অপসন্দ হয় এবং তারা রেগে যায়। কিন্তু সুহাইল এছাড়া অন্য শর্ত মানতে অস্বীকার করে। অতএব নবী (স) এই শর্ত মেনে নেন। সেই সময় তিনি আবু জানদাল (রা)-কে তার পিতা সুহাইল ইবনে আমরের নিকট ফেরত দেন এবং চক্তিকালে যে লোকই তাঁর নিকট আসে তিনি তাকে ফেরত দেন, যদিও সে ইসলাম ধর্মে বিশ্বাসী ছিল। মুসলমান মেয়েরাও হিজরত করে আসতে লাগল। উম্মে কুলসুম বিনতে উকবা ইবনে আবু মুআইত সে সময় রস্পুল্লাহ (স)-এর নিকট আগমনকারী মেয়েদের অন্যতম ছিলেন। তিনি যুবতী নারী ছিলেন। তার আত্মীয়রা নবী (স)-এর নিকট এসে তাঁকে ফেরত চাইল। কিন্তু তিনি তাঁকে তাদের নিকট ফেরত দিলেন না। কেননা আল্লাহ তাআলা তাদের সম্পর্কে কুরআনের আয়াত অবতীর্ণ করেন ঃ "যখন তোমাদের নিকট মুসলমান মেয়েরা হিজরত করে আসবে, তোমরা তাদেরকে পরীক্ষা করে নেবে। আল্লাহ তাদের क्रेमान मन्भर्क थुव जान जात्नन ...... এवः कारफतता मूमिन नातीरानत जना देवध নয়।"-(সুরা মুমতাহানা ঃ ১০) পর্যন্ত। উরওয়া (রা) বলেন আয়েশা (রা) আমাকে অবহিত করেছেন যে, রসূলুক্সাহ (স) এই আয়াত অনুযায়ী তাদেরকে পরীক্ষা করতেন يانُّهَا الَّذِينَ امننوا اذَا جَائُكُم المُؤمنَاتِ ..... غَفُورُ رَحِيمُ তোমাদের নিকট মুমিন নারীরা হিজরত করে আসলে তাদের পরীক্ষা কর। ক্ষমাশীল পরম দয়ালু"-(সূরা মুমতাহানা ১০-১২) পর্যন্ত। উরওয়াহ (র) আরও বলেন, আয়েশা (রা) বলেছেন, তাদের মধ্যে যে নারী এসব শর্ড মেনে নিত, রসূলুল্লাহ (স) তাকে কেবল মুখে বলতেন, আমি তোমার বায়আত গ্রহণ করলাম। আল্লাহর কসম । তাঁর হাত বায়আতের ব্যাপারে কখনও কোন ন্ত্রীলোকের হাত স্পর্শ করেনি এবং তিনি কেবলমাত্র কথা দ্বারা তাদেরকে বায়আত করতেন।"

- حَرِيْرِ قَالَ بَابَعِثُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَأَشْتَرَطُ عَلَى وَالنَّصِحِ لَكُلُّ مُسلِمٍ - ٢٥١٥ جَرِيْرِ قَالَ بَابَعِثُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَأَشْتَرَطُ عَلَى وَالنَّصِحِ لَكُلُّ مُسلِمٍ - ٢٥١٥ جَرِيْرِ قَالَ بَابَعِثُ رَسُولَ اللَّهِ ﴿ ٢٥١٥ مَسلِمٍ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُولُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ ال

٢٥١٦ - عَنْ جَرِيْرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ بَايَعْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ عَلَى اِقَامِ الصَّلاَةِ وَالنَّصُعِ لِكُلِّ مُسْلِمٍ ـ وَالنَّصُعِ لِكُلِّ مُسْلِمٍ ـ

২৫১৬ জারীর ইবনে আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রসূলুল্লাহ (স)এর হাতে এই শর্তে বায়আত করি ঃ নামায পড়বো, যাকাত দিবো ও প্রত্যেক মুসলমানের
কল্যাণ কামনা করবো।

২-অনুচ্ছেদ ঃ তাবির<sup>২</sup> করার পর খেজুর গাছ বিক্রি করা।

٢٥١٧ - عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ اَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ مَنْ بَاعَ نَخلاً قَدُ الْبُرَّتُ فَقَمَرَتُهَا لِلبَائِعِ اللَّا اَنْ يَشْتَرِطَ الْلُبْتَاعُ ـ أَبُرَّتُ فَقَمَرَتُهَا لِلبَائِعِ اللَّا اَنْ يَشْتَرِطَ الْلُبْتَاعُ ـ

২, তাবির অর্থ হলো খেব্দুর গাছের পুং কেশর ও ব্রী কেশরের সংমিশ্রণ ঘটানো।

২৫১৭. আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। রসৃশুল্লাহ (স) বলেছেন, যে ব্যক্তি তাবির করার পর খেজুর গাছ বিক্রি করবে, তার ফল বিক্রেতা পাবে। কিন্তু ক্রেতা যদি কোনরূপ শর্ত আরোপ করে, তাহলে ভিনু কথা।

৩-অনুচ্ছেদ ঃ ক্রয়-বিক্রয়ে শর্ত আরোপ করা।

٢٥١٨ عَنُ عَائِشَةَ اَخْبَرَتهُ أَنَّ بَرِيرَةَ جَاءَت عَائِشَةَ تَستَعِينُهَا فِي كِتَابَتِهَا وَلَم تَكُن قَضَت مِن كِتَابَتِهَا شَيئًا قَالَت لَهَا عَائِشَةُ أُرجِعِي الِي اَهلكِ فَانِ اَحَبُوا أَن اَقضي عَنك كِتَابَتكِ وَيكُونَ وَلاَؤُك لِي فَعَلْتُ فَذَكَرَتُ ذَلْكَ بَرِيرَةُ فَابَوا وَقَالُوا إِن شَاءَت أَن تَحتَسب عَلَيكِ فَلتَفعَل وَيكُونَ لَنَا وَلاَؤُكِ فَذَكَرَت ذَلْكَ لَرَسُولِ وَقَالُوا إِن شَاءَت أَن تَحتَسب عَلَيكِ فَلتَفعَل وَيكُونَ لَنَا وَلاَؤُكِ فَذَكَرَت ذَلْكَ لَرَسُولِ الله ﷺ فَقَالَ لَهَا أَبْتَاعي فَانَمَا الْولاء لَمَن اَعتَق ـ

২৫১৮. উরওয়াহ (র) থেকে বর্ণিত। আয়েশা (রা) তাকে অবহিত করেছেন যে, বারীরা তার মুক্তিপণের টাকা পরিশোধের ব্যাপারে সাহায্যলাভের উদ্দেশ্যে আয়েশা (রা)-এর নিকট আসে এবং সে তার চুক্তিপত্রের কোন টাকা-পয়সা পরিশোধ করতে সক্ষম হয়ন। আয়েশা (রা) তাকে বলেন, তোমার মালিকের নিকট গিয়ে ব্যাপারটি বলো। যদি তারা রায়ী হয় তাহলে আমি টাকা-পয়সার ব্যবস্থা করবাে, কিন্তু তোমার অভিভাবকত্ব আমার থাকবে, তাহলে আমি রাজী আছি। বারীরা তার মালিকের নিকট এই কথা বললে তারা তা অগ্রাহ্য করে এবং বলে ঃ তিনি (আয়েশা) যদি তোমার সহায়তা করতে চান, তা করুন। কিন্তু তোমার অভিভাবকত্ব আমাদের থাকবে। আয়েশা (রা) রস্লুয়াহ (স)-এর নিকট এই কথা উল্লেখ করলে তিনি তাঁকে বলেন, তুমি তাকে (বারীরাকে) কিনে নিয়ে আয়াদ করে দাও। কেননা অভিভাবকত্ব আয়াদকারীর হক।

৪-অনুচ্ছেদ ঃ পশু বিক্রেতা যদি শর্ত আরোপ করে যে, সে একটি নির্দিষ্ট স্থান পর্যস্ত তার উপর সওয়ার হবে, তবে তা জায়েয়।

٢٥١٩ جَابِرْ اَنَّهُ يَسِيرُ عَلَى جَمَلِ لَهُ قَد اَعيَا فَمَرٌ النَّبِي عِيْ فَضَرَبَهُ فَدَعَا لَهُ فَسَارَ بِسِيْر لَيْسَ يَسِيرُ مِثْلَهُ ثُمَّ قَالَ بِعُنيه بِوَقِيَّة قُلْتُ لاَ ثُمَّ قَالَ بِعُنيه بِوَقِيَّة فَبِعْتُهُ فَاسَتَثَنَيْتُ حُمُلاَنَهُ الْي اَهْلِي فَلَمَّا قَدَمُنَا اتَيْتُهُ بِالْجَمَلِ وَنَقَدَنِي بَوَقِيَّة فَبِعْتُهُ فَاسَتَثَنَيْتُ حُمُلاَنَهُ الْي اَهْلِي فَلَمَّا قَدَمُنَا اتَيْتُهُ بِالْجَمَلِ وَنَقَدَنِي ثَمَنَهُ ثُمَّ انْصَرَفْتُ فَارُسَلَ عَلَى اثَرِي قَالَ مَا كُنْتُ لاَخُذَ جَمَلَكَ ذَلِكَ فَهُو مَالَكَ قَالَ شُعْبَةً عَنْ مُغَيْرَةً عَنْ عَامِر عَنْ جَابِرِ اَفْقَرَنِي رَسُولُ الله عَنْ ظَهْرَهُ الِي اللهِ عَنْ عَلَى انَّ لِي فَقَارَ ظَهْره حَتَّى اللهَ اللهِ عَنْ جَرِير عَنْ مُغِيْرَة فَبِعْتُهُ عَلَى انَّ لِي فَقَارَ ظَهْره حَتَّى الله الله الله عَنْ جَرِير عَنْ مُغِيرَة فَيَعْتُهُ عَلَى انَّ لِي فَقَارَ ظَهْره حَتَّى اللهُ الله عَنْ جَرِير عَنْ مُغَيْرَة فَيْكُهُ عَلَى انَّ لِي فَقَارَ ظَهْره حَتَّى اللهُ الله عَلَى انَّ لِي فَقَالَ ظَهْره حَتَّى الله عَلَى الله الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله الله عَلَى الله الله عَلَى الله الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله الله عَلَى الله عَنْ عَلَى الله عَلَى الله عَنْ عَلَى الله عَلَى

حَنَّى تَرْجِعَ وَقَالَ اَبُوْ الزَّبَيْرِ عَنْ جَابِرِ اَفْقَرَنَكَ ظَهْرَهُ الَى الْدَيْنَة وَقَالَ لأَعْمَشُ عَنْ سَالِمٍ عَنْ جَابِرِ تَبَلَّغْ عَلَيْهِ الْي اَهْلُكُ وَقَالَ عُبَيْدُ اللَّهِ وَابْنُ السَّحٰقَ عَنْ وَهَبِ عَنْ جَابِرِ الشَّتْرَاهُ النّبِيِّ عِنْ جَابِرٍ اَخْذَتُهُ بِأَرْبَعَة دَنَانِيْرَ وَهٰذَا يَكُونُ وَقِيَّةً عَلَى جُرَيْجٍ عَنْ عَطَاءٍ وَغَيْرِهِ عَنْ جَابِرٍ اَخْذَتُهُ بِأَرْبَعَة دَنَانِيْرَ وَهٰذَا يَكُونُ وَقِيَّةً عَلَى جُريْجٍ عَنْ عَطَاءٍ وَغَيْرِهِ عَنْ جَابِرٍ وَقَالَ النَّمْنَ مُغَيْرَةٌ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ جَابِرٍ وَقَالَ الْالْعَمْشُ عَنْ سَالِمٍ عَنْ جَابِرٍ وَقَالَ الْاَعْمَشُ عَنْ سَالِمٍ عَنْ جَابِرٍ وَقَالَ الْاَعْمَشُ عَنْ سَالِمٍ عَنْ جَابِرٍ وَقَيْةً ذَهَبٍ وَقَالَ الْاَعْمَشُ عَنْ سَالِمٍ عَنْ جَابِرٍ وَقَالَ الْاَعْمَشُ عَنْ سَالِمٍ عَنْ جَابِرِ وَقَالَ الْاَعْمَشُ عَنْ سَالِمٍ عَنْ جَابِرِ وَقَالَ الْاَعْمَشُ عَنْ سَالِمٍ عَنْ جَابِرٍ وَقَالَ الْاَعْمَشُ عَنْ سَالِمٍ عَنْ جَابِرِ إِشْتَرَاهُ بِطِرْدِيقِ تَبُوكَ اَحْسَبُهُ قَالَ بِأَرْبَعِ أَوَاقٍ وَقَالَ اللهُ بُنِ مِقْسَمٍ عَنْ جَابِرِ إِشْتَرَاهُ بِعِشْرِينَ دَيْنَارًا وَقُولُ الشَّعْبِيُ بِوقِيَّةٍ اكْمُنُ وَقَيْةٍ اكْمُرُ وَقَالَ اللهُ بُنِ مَقْسَمٍ عَنْ جَابِرٍ إِشْتَرَاهُ بِعِشْرِينَ دَيْنَارًا وَقُولُ الشَّعْبِيُ بِوقِيَّةٍ اكْمُرُ وَقَالَ اللهُ الْنَالُ اللَّهُ بُنِ مَقْسَمٍ عَنْ جَابِرٍ إِشْتَرَاهُ بِعِشْرِينَ دَيْنَارًا وَقُولُ الشَّعْبِيُ بِوقِيَّةٍ اكْمُرُ

২৫১৯, জাবের (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি একটি উটে চড়ে যাচ্ছিলেন। উটটি ক্লান্ত হঁয়ে পড়ে। নবী (স) পাশ দিয়ে অতিক্রম করার সময় উটটিকে আঘাত করলেন এবং তাঁর জন্য দোআ করলেন। ফলে উটটি এত জোরে চলতে লাগল, যেরূপ কোন সময় চলেনি। তারপর তিনি বললেন, উটটি আমার নিকট এক উকিয়ায় বিক্রি করো। আমি বললাম, না। তিনি আবার বললেন, এটি আমার নিকট এক উকিয়ায় বিক্রি করো। আমি তাঁর নিকট এটি বিক্রি করলাম, কিন্তু আমার বাড়ী পর্যন্ত সওয়ার হয়ে যাওয়ার শর্ত করলাম এবং বাড়ী পৌছে তাঁর নিকট উটটি নিয়ে গেলাম। তিনি আমাকে নগদ মূল্যে এটির দাম দিয়ে দিলেন। তারপর আমি ফিরে আসতে থাকলে তিনি একজন লোক পাঠিয়ে আমাকে ডাকলেন এবং বললেন, আমি তোমার উটটি নেবো না। তমি তোমার উটটি নিয়ে যাও। এটা তোমার সম্পদ। অপর বর্ণনায় আছে ঃ জাবের (রা) বলেন, রসূলুল্লাহ (স) মদীনা পর্যন্ত আমাকে তার পিঠে সওয়ার হওয়ার অনুমতি দেন। অপর বর্ণনায় আছে ঃ আমি এই শর্তে তা বিক্রি করলাম যে, মদীনায় পৌছা পর্যন্ত আমি তার পিঠে সওয়ার হবো। অপর বর্ণনায় আছে, তার পিঠ মদীনা পর্যন্ত তোমার জন্যে। অপর বর্ণনায় আছে ঃ জাবের (রা) মদীনা পৌছা পর্যন্ত তার পিঠে সওয়ার হওয়ার শর্ত আরোপ করেন। অপর বর্ণনায় আছে তুমি তোমার গন্তব্য স্থানে পৌছা পর্যন্ত তার পিঠ তোমার জন্য। অপর বর্ণনায় আছে ঃ আমরা মদীনা পর্যন্ত তোমাকে তার উপর সওয়ার হওয়ার অনুমতি দিলাম। অপর বর্ণনায় আছে, তুমি তার উপর সওয়ার হয়ে তোমার পরিজনদের নিকট উপস্থিত হও। অপর বর্ণনায় আছে : নবী (স) উটটি এক উকিয়া দিয়ে ক্রয় করেন। অপর বর্ণনায় আছে : আমি চার দীনারের বিনিময়ে তা গ্রহণ করি এবং দীনারের হিসেবে তা এক উকিয়ার সমতল্য। কেননা দশ দিরহামে এক দীনার হয় এবং মতান্তরে দামের উল্লেখ নেই এবং মতান্তরে এক উকিয়া সোনার উল্লেখ রয়েছে এবং মতান্তরে দ'শত দিরহামের উল্লেখ পাওয়া যায়।

মতান্তরে তিনি তাব্কের রাস্তায় তা চার উকিয়ায় খরিদ করেন। মতান্তরে তিনি তা বিশ দীনারে ক্রয় করেন। শা'বী (র) বলেন, অধিকাংশ বর্ণনায় এক উকিয়ার কথা উল্লেখ রয়েছে। ইমাম বুখারী (র) বলেন, আমার নিকট এটাই বিশুদ্ধ।

৫-অনুচ্ছেদ ঃ লেনদেনের ব্যাপারে শর্তাবলী।

.٢٥٢- عَنْ اَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَتِ الْاَنْصَارُ النَّبِيِّ ﷺ أَقْسِم بَيْنَنَا وَبَيْنَ إِخْوَانِنَا النَّخِيْلَ قَالَ لَا فَقَالَ تَكُفُونَا الْأَوُنَةَ وَنُشْرَكِكُمْ فِي الثَّمَرَةِ قَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا .

২৫২০. আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। আনসারগণ নবী (স)-কে বললেন, আপনি আমাদের ও আমাদের ভাইদের মধ্যে খেজুর গাছ ভাগ করে দিন। তিনি বললেন, না। অতপর আনসাররা মুহাজিরদেরকে বললেন, আপনারা আমাদের কাজের (বাগানে) শ্রম বিনিয়োগ করুন এবং আমরা আপনাদেরকে ফলের ভাগ দেবো। তাঁরা বললেন, আমরা মেনে নিলাম।

২৫২১. আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রস্লুল্লাহ (স) ইহুদীদেরকে খায়বারের জমি চাষাবাদ করতে দিলেন এই শর্তে যে, তারা উৎপন্ন ফসলের অর্ধেক পাবে।

৬-অনুচ্ছেদ ঃ বিবাহের চুক্তির সময় দেনমোহর সম্পর্কে শর্ত আরোগ করা। উমার (রা) বলেন, শর্ত পূর্ণ করার সাথে অধিকারপ্রান্তি সংযুক্ত এবং তুমি যা শর্ত কর তাই পাবে। মিসওয়ার (রা) বলেন, আমি রস্পুলাহ (স)-কে তার এক জ্ঞামাতার উল্লেখ করে তার উত্তম প্রশংসা করতে ভনেছি। তিনি বলেন, সে আমার সঙ্গে সত্য কথা বলে ও তার কৃত ওয়াদা পূর্ণ করে।

٢٥٢٢ - عَنْ عُقْبَةَ بُنِ عَامِرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ اَحَقُّ الشُّرُوطِ اَن تُوْفُوابِهٍ مَا اُسْتَحَلَتُم بِهِ الْفُرُوجَ -

২৫২২. উকবা ইবনে আমের (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (স) বলেছেন, তোমাদেরকে যেসব শর্ত পুরা করতে হবে তার মধ্যে সেই শর্ত সর্বাগ্রণণ্য যার বদৌলতে তোমরা তোমাদের (স্ত্রীদের সাথে) যৌন সম্পর্ক স্থাপন বৈধ করেছ।

৭-অনুচ্ছেদ ঃ কৃষিকার্যে শর্ত আরোপ করা।

٢٥٢٣ عَنْ رَافِعَ بْنُ خَديْجِ قَالَ: كُنَّا اَكْثَرَ الْأَنْصَارِ حَقْلاً فَكُنَّا نُكِرِى الْأَرْضِ فَوْبَّمَا اَخْرَجَتْ هَذْهِ وَلَمْ تُخْرِجُ ذِهِ فَنُهْيِنَا عَنْ ذُلِكَ وَلَمْ نُنْهَ عَنْ الْوَرِقِ ـ ২৫২৩. রাফে ইবনে খাদীজ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা আনসার সম্প্রদায়ের মধ্যে অধিক কৃষি জমীর মালিক ছিলাম। আমরা জমি কেরায়া (বর্গা) দিতাম। কখনও এই (একজনের) অংশে ফসল হতো এবং ঐ (অপরজনের) অংশে ফসল হতো না। অতএব আমাদেরকে এ পদ্ধতিতে জমি ভাগ চাষে দিতে নিষেধ করা হলো। কিন্তু নগদ অর্থে (বিক্রয় করতে) নিষেধ করা হলো না।

৮-অনুচ্ছেদ ঃ বিবাহের চুক্তিতে যে সমন্ত শর্ত যোগ করা নিষিদ্ধ।

٢٥٢٤ - عَنْ اَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ لاَ يَبِيْعُ حَاضِرٌ لِبَادِ وَلاَ تَنَاجَشُوا ِ وَلاَ يَرِيْدَنَّ عَلَى بَيْعِ اَخِيْهِ وَلاَيَخْطُبَنَّ عَلَى خِطْبَتِهِ وَلاَ تَسْأَلِ الْلَرَّاةُ طَلاَقَ اُخْتِهَا لتَسْتَكُفَىُّ انَاكُمَا ـ

২৫২৪. আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (স) বলেছেন, কোন শহরবাসী যেন কোন গ্রামবাসীর পক্ষে ক্রয়-বিক্রয় না করে; কেউ যেন দালালি না করে; কেউ যেন তার ভাইয়ের দামের উপর বেশী দাম না বলে এবং কেউ যেন অপরের বিবাহের প্রস্তাবের উপর প্রস্তাব না দেয়; কোন দ্বীলোক যেন তার বোনের খাবারের পাত্র দখলের জন্য তার তালাক দাবি না করে।

৯-অনুচ্ছেদ ঃ হদ (আল্লাহ তাআলা কর্তৃক নির্ধারিত শান্তি)-এর ক্ষেত্রে শর্তারোপ বৈধ নয়।

٥٢٥٧ – عَنْ أَبِي هُرَيْرَةُ وَزَيْدِ بْنِ خَالِدِ الْجَهَنِيِّ أَنَّهُمَا قَالاَ إِنَّ رَجُلاً مِّنَ الْأَعْرَابِ اللّهِ فَقَالَ اللهِ عَنْ فَقَالَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الله الله اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ وَائْذَنُ لِيُ بِكِتَابِ اللهِ وَائْذَنُ لِيُ اللهِ فَقَالَ الْخَصْمُ الْأَخْرُ وَهُو اَفْقَهُ مِنْهُ نَعَمْ فَاقَضِ بَيْنَنَابِكِتَابِ اللهِ وَائْذَنُ لِي اللهِ فَقَالَ اللهِ فَائْذَنُ لِي اللهِ فَقَالَ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ وَائْذَنُ لِي اللهِ وَائْذَنُ لَي اللهِ وَائْذَنُ لَي اللهِ وَائْذَنُ لَكُ مَنْهُ بِمَاءَةِ شَاةٍ وَوَلِيْدَةً فَسَالُتُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى الرَّجُمَ فَاقَدَيْتُ مِنْهُ بِمَاءَةِ شَاةٍ وَوَلِيْدَةً فَسَالُتُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ الل

তানাজুশ (দালালি) অর্থাৎ বিক্রেতার পক্ষে নকল ক্রেতা সেন্ধে প্রকৃত ক্রেতাকে ধোঁকা দেয়ার জন্য দাম বাড়িয়ে
বলা। খাবারের পাত্র দখল—অর্থাৎ কোন পুরুষ কোন নারীকে বিবাহের প্রস্তাব দিলে ঐ নারী যেন একথা না বলে
যে, তোমার স্ত্রীকে তালাক দিলে আমি তোমার সাথে বিবাহ বসব। এরূপ শর্ত আরোপ নিষিদ্ধ। সম্পাদক।

২৫২৫. আবু হুরাইরা ও যায়েদ ইবনে খালেদ আল-জুহানী (রা) থেকে বর্ণিত। তাঁরা উভয়ে বলেন, এক বেদুঈন রসূলুল্লাহ (স)-এর নিকট এসে বলল, হে আল্লাহর রসূল ! আমি আপনাকে আল্লাহর শপথ করে বলছি, আপনি আমার বিষয়টি কিতাবুল্লাহ অনুযায়ী মীমাংসা করুন। তার প্রতিপক্ষ, যে তার তুলনায় অধিক জ্ঞানী ছিল, বলল, হাঁ আপনি আমাদের বিষয়টি আল্লাহর কিতাব অনুযায়ী মীমাংসা করুন এবং আমাকে (কথা বলার) অনুমতি দিন। রসূলুল্লাহ (স) বললেন, বল। সে বলল, আমার ছেলে এই লোকটির বাড়ীতে মজুর (কামলা) ছিল এবং সে তার স্ত্রীর সঙ্গে ব্যভিচার করে। আমি অবহিত করলাম, আমার ছেলেকে পাথর মেরে হত্যা করতে হবে। আমি একশ' বকরী ও একটি ক্রীতদাসী মুক্তিপণ দিয়ে তাকে মুক্ত করে এনেছি। আমি আলেমদেরকে এই বিষয়ে জিজ্ঞেস করায় তারা বললেন, তোমার ছেলেকে একশ' কোড়া মারতে হবে এবং সেই সঙ্গে এক বছরের দেশান্তর এবং এই লোকটির স্ত্রীকে পাথর মেরে হত্যা করতে হবে। রস্পুল্লাহ (স) বললেন, সেই সন্তার কসম ! যাঁর হাতে আমার প্রাণ, আমি অবশ্যই তোমাদের বিষয়টি কিতাবুল্লাহ অনুযায়ী মীমাংসা করবো। বকরী ও ক্রীতদাসী তোমাকে ফেরত দেয়া হবে। কিন্তু তোমার ছেলেকে একশ' কোড়া মারা হবে এবং সেই সঙ্গে এক বছরের দেশান্তর থাকবে। হে উনাইস ! তুমি কাল সকালে এই লোকটির স্ত্রীর নিকট যাবে। সে যদি পাপ স্বীকার করে, তাহলে তাকে পাথর মেরে হত্যা করবে। তিনি সকালে তার নিকট গেলে সে পাপ স্বীকার করে। রসুলুল্লাহ (স) তাকে পাথর মেরে হত্যা করার আদেশ দেন। সেই অনুযায়ী তাকে হত্যা করা হয়।

১০-অনুচ্ছেদ ঃ মুকাতাব (চুক্তিবদ্ধ গোপাম) যদি (ক্রেতা কর্তৃক) আযাদ করার শর্তে বিক্রি হতে রাথী হয়, তাহলে যেরূপ শর্ত যুক্ত করা জায়েয়।

٢٥٢٦ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتُ دَخَلَتُ عَلَىَّ بَرِيْرَةُ وَهِيَ مُكَاتَبَةٌ فَقَالَت يَا أُمُّ الْكُوْمِينِيْنَ الْشُتَرِيْنِيْ فَانَّ اَهُلِيْ يَبِيْعُونِي فَاعْتَقِنِيْ قَالَتُ نَعَمْ: قَالَتُ اِنَّ اَهُلِيْ لاَ يَبِيْعُونِي فَاعْتَقِنِيْ قَالَتُ نَعَمْ: قَالَتُ اِنَّ اَهُلِيْ لاَ يَبِيْعُونِي حَتَّى يَشُتَرِطُوْا وَلاَئِيُّ عِيْدَ اَنْ بَلَغَهُ فَقَالَ الشَّبِي اللهِ فَاعْتَقِيْهَا وَلَيَشْتَرِطُوا مَاشَاءُوا قَالَتُ فَقَالَ مَا شَاءُوا قَالَتُ فَقَالَ النَّبِيِّ عِيدٍ الْوَلاَءِ لِمَنْ اَعْتَقَ وَانِ فَاشَتَرَطُوا مَائَة شَرُط لهُ اللهِ النَّبِيُ عَيْدٍ الْوَلاَءِ لِمَنْ اَعْتَقَ وَانِ الشَّبِي الْمَاتُ المَّنْ مَائِلُوا مَائِلُوا مَائِلًا النَّبِي اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ

২৫২৬. আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, বারীরা আমার নিকট আসল। সে একজন চুক্তিবদ্ধ দাসী ছিল। সে বলল, হে উশ্মূল মু মিনীন! আপনি আমাকে খরিদ করে আযাদ করে দিন। কেননা আমার মালিক আমাকে বিক্রি করতে চাচ্ছেন। তিনি বললেন, ঠিক আছে। সে (বারীরা) বলে, কিন্তু আমার মালিক (তাদের অনুকৃলে) অভিভাবকত্বের অধিকার সংরক্ষিত থাকার শর্ত ছাড়া আমাকে বিক্রি করবে না। তিনি বলেন, তাহলে তোমাকে আমার কোন প্রয়োজন নেই। নবী (স) তা শুনলেন, কিংবা তাঁকে অবহিত করা হলো। তিনি বললেন, বারীরার ব্যাপারে কি সমস্যা হলো। তাকে কিনে তৃমি আযাদ করে

দাও এবং তারা যত ইচ্ছা শর্ত আরোপ করুক। তিনি বলেন, আমি তাকে কিনে আযাদ করে দিলাম, যদিও তার মালিক অভিভাবকত্বের শর্ত আরোপ করলেন। নবী (স) বললেন, অভিভাবকত্বের হক আযাদকারীর। যদিও তার মালিক শত শর্ত আরোপ করে।

১১-অনুচ্ছেদ ঃ তালাকের সাথে শর্ত। ইবনুল মুসাইয়াব, হাসান বসরী ও আতা (র) বলেন, তালাক শন্টি প্রথমে বলুক বা শেষে বলুক তা শর্তানুযায়ী কার্যকরী হবে।

٢٥٢٧ - عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ قَالَ نَهٰى رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنِ التَّلَقِّى وَآنَ يَبْتَاعَ الْمُهَاجِرُ لِلْاَعْرَابِيِّ وَآنُ تَشْتَرِطَ الْمَرَاةُ طَلَاقَ الْخُتِهَا وَآنُ يَسْتَامَ الرَّجُلُ عَلَى سَوْمِ الْخَيْهِ وَنَهُى عَنِ النَّجُشِ وَعَنِ التَّصُرِيَةِ -

২৫২৭. আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী (স) ব্যবসায়ী কাফেলার সঙ্গে অগ্রবর্তী হয়ে সাক্ষাত করতে, শহরবাসীকে গ্রামবাসীর পক্ষে পণ্যদ্রব্য বিক্রয় করতে, কোন নারী কর্তৃক তার বোনকে তালাক দেয়া শর্ত আরোপ করাতে এবং কোন পুরুষের তার ভাইয়ের দামের উপর দাম বলতে নিষেধ করেছেন। তাছাড়া তিনি দালালি ও "তাসবিয়া" করতে নিষেধ করেছেন। এক বর্ণনায় আছে, "নিষেধ করা হয়েছে" এবং অপর বর্ণনায় আছে, "আমাদেরকে নিষেধ করা হয়েছে।"

১২-অনুচ্ছেদ ঃ লোকদের সঙ্গে মৌখিক শর্ত আরোপ করা।

٢٠٢٨ – عَنْ أَبَيِّ بْنُ كَعْبِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ مُوْسَى رَسُوْلُ اللهِ فَذَكَرَ اللهِ اللهِ عَنْ أَبَيِّ بْنُ كَعْبِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَدْرًا كَانَتِ الْأَوْلَى وَالوُسطَى الْحَدِيثَ قَالَ اللهُ اقْلُ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ الل

২৫২৮. উবাই ইবনে কা'ব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসৃলুল্লাহ (স) আল্লাহর রসূল মৃসা (আ)-এর ঘটনা উল্লেখ করে তা আদ্যপান্ত বর্ণনা করলেন। এ প্রসংগে তিনি খিযিরের এই উক্তিও উল্লেখ করেন যা তিনি মৃসা (আ)-কে বলেছিলেন), খিযির বললেন, "আমি কি তোমাকে বলি নাই যে, তুমি আমার সঙ্গে ধৈর্যধারণ করে থাকতে পারবে না।" (স্রা কাহাফঃ ৭২)। মৃসা (আ) প্রথমবার শর্ত ভংগ করেছেন ভুলবশত। দ্বিতীয় আপত্তি ছিল শর্তসাপেক্ষ এবং তৃতীয় আপত্তি ছিল ইচ্ছাকৃত। মৃসা (আ) বলেন, আপনি আমার ভুলের কৈফিয়ত চাওয়া ও আমার প্রতি কঠরোতা করা হতে বিরত থাকুন। তারপর তারা একটি বালকের সাক্ষাত পেলেন এবং খিয়ির তাকে হত্যা করলেন। এরপর দুজনে চলতে থাকলেন, কিছুদূর গিয়ে একটি (ক্ষয়েষ্ট্) দেয়াল দেখতে পেলেন। খিয়ির দেয়ালটি মেরামত করলেন। ইবনে আব্বাস (রা) "ওয়ারাআহ্ম মালিকুন"-এর স্থলে আমামাহ্ম মালিকুন" কিরাআত পাঠ করেছেন।

২. তাসবিয়ার অর্থ হলো দুম্ববতী পশুর স্তন, বেচার উদ্দেশ্যে কিছুদিন দোহন থেকে বিরভ রাখা। এরূপ করলে তাকে বেশী দুম্ববতী বলে মনে হবে।

১৩-অনুচ্ছেদ ঃ অভিভাবকত্বের ক্ষেত্রে শর্ত আরোপ।

২৫২৯, আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, বারীরা আমার নিকট এসে বলল, আমার মালিক আমার সঙ্গে নয় উকিয়ার বিনিময়ে আমাকে আযাদ করার চক্তি করেছে। প্রতি বছর এক উকিয়া করে দিতে হবে। আপনি আমাকে সাহায্য করুন। তিনি বলেন. যদি তারা রায়ী হয়, তাহলে আমি তোমার পক্ষ হতে তাদের পাওনা দিয়ে দিবো, কিন্তু তোমার অভিভাবকত্বের অধিকার আমার থাকবে। বারীরা তার মালিকের নিকট গিয়ে ব্যাপারটি বলল। কিন্তু তারা তাতে সমত হল না। সে সেখান হতে আয়েশা (রা)-এর নিকট আসলেন, রসুলুল্লাহ (স) তখন সেখানে বসা ছিলেন। বারীরা বলল, আমি তাদের নিকট বিষয়টি পেশ করলাম। কিন্তু তারা অভিভাবকত্বের হক ছেড়ে দিতে অস্বীকার করেছে। নবী (স) ঘটনাটি শুনলেন এবং আয়েশা (রা) ও নবী (স)-কে ঘটনাটি বললেন। তিনি (স) বললেন, তুমি তাকে নিয়ে নাও এবং তাদের জন্য অভিভাবকত্বের হক শর্ত রাখ। অবশ্য অভিভাবকত্বের হক আযাদকারীর। আয়েশা (রা) তাই করলেন। তারপর রস্লাল্লাহ (স) লোকদের মাঝে দাঁড়িয়ে আল্লাহর প্রশংসা ও মহিমা বর্ণনা করার পর বললেন, লোকদের কি হয়েছে যে, তারা এমন সব শর্ত আরোপ করে যা আল্লাহর কিতাবে নেই। আল্লাহর কিতাবের বহির্ভূত সকল শর্ত বাতিল যদিও তা সংখ্যায় একশ হয়। আল্লাহর ফায়সালাই সঠিক। তাঁর শর্ত মজবুত এবং নিসন্দেহে অভিভাবকত্বের হক আযাদকারীর ।

১৪-অনুচ্ছেদ ঃ ভাগচাবে এরপ শর্ত আরোপ করা ঃ যখন আমি ইছা করবো তখন তোমাকে বাদ দেবো।

- ٢٥٣٠ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ لَمَّا فَدَعَ اَهْلُ خَيْبَرَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ قَامَ عُمَرٌ خَمْرً خَمْرً عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ قَامَ عُمَرٌ خَطَيْبًا اِنَّ رَسُولً ﷺ إِنَّ رَسُولً ﷺ كَانَ عَامَلَ يَهُوْدَ خَيْبَرَ عَلَى اَمْوَالِهِمْ وَقَالَ نُقرِّكُمْ مَا اَقَرَّكُمُ

২৫৩০ ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, খায়বারবাসী আমার হাত-পা ভেঙে দেয়ার প্র উমার (রা) বক্তা দিতে উঠলেন এবং বললেন, রস্লুল্লাহ (স) খায়বারের ইহদীদের সঙ্গে তাদের অর্থ-সম্পদ সম্বন্ধে একটি চক্তি করেছিলেন এবং তিনি বলেছিলেন. আল্লাহ যতদিন তোমাদেরকে রাখবেন, আমরাও ততদিন তোমাদেরকে রাখবো। আবদুল্লাহ ইবনে উমার সেখানে তার সম্পত্তি দেখাওনা করতে গেলে তিনি আক্রান্ত হন এবং তাঁর হাত-পা ভেঙে ফেলা হয়। তিনি বলেন, সেখানে তারা ছাড়া আমাদের আর কোন শক্ত নেই। তারা আমাদের শক্র এবং তাদের প্রতি আমাদের সন্দেহ হচ্ছে। আমি এখন তাদেরকে খায়বার হতে বের করে দিতে মনস্থ করেছি। উমার (রা) তাঁর সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের সিদ্ধান্ত নিলে আবু হাকীক গোত্রের এক লোক এসে বলল, হে আমীরুল মুমিনীন ! আপনি আমাদেরকে উচ্ছেদ করবেন ? অথচ মুহাম্মাদ (স) আমাদেরকে এখানে অবস্থান করার শর্ত অনুমোদন করেছিলেন এবং তিনি আমাদের সাথে সম্পদ সম্বন্ধে একটি চুক্তি করেছিলেন। উমার (রা) জবাবে বলেন, তুমি কি মনে করছ, আমি রসুলুল্লাহ (স)-এর সে কথা ভলে গেছি। তিনি বলেছিলেন, তখন তোমাদের অবস্থা কি হবে, যখন তোমাদেরকে খায়বার হতে বের করে দেয়া হবে। তোমাদের উট তোমাদের জন্য রাতের পর রাত ঘুরে বেড়াবে। সে বলে, এটা তো আবুল কাসেম (স)-এর আমাদের প্রতি ঠাট্টাস্বরূপ উক্তি ছিল। উমার (রা) বললেন, হে আল্লাহর দুশমন তুমি মিথ্যা কথা বলছ। উমার (রা) তাদেরকৈ খায়বার হতে উচ্ছেদ করে দেন এবং তাদের ফল-ফসলাদি, উট ও আসবাবপত্র যেমন আলমীরা, রশি ইত্যাদির মূল্য পরিশোধ করেন।

১৫-অনুচ্ছেদ ঃ কাফেরদের সঙ্গে জিহাদ ও সন্ধির শর্তাবলী এবং সেইসব শর্ত লিপিবদ্ধ করা।

٢٥٣١ عَنِ الْمَسُورِ بْنِ مَخْرَمَةَ وَمَرْوَانَ يُصْدِقُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا حَدِيْثَ صَاحِبِهِ قَالاً خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ عَثَى كَانُوا بِبَعْضُ الطُّرِيْقِ قَالَ النَّبِيَّةُ حَتَّى كَانُوا بِبَعْضُ الطُّرِيْقِ قَالَ النَّبِيَّةُ

انَّ خَالدَ بْنَ الْوَلَيْدِ بِالْغَمِيْمِ فَي خَيْلِ لَقُرنَيْشِ طَلِيْعَةً فَخُذُوا ذَاتَ الْيَمِيْنِ فَوَاللَّهِ مَاشَعَرَ بِهِمْ خَالدُ حَتَّى اذَاهُمْ بِقَتَرَةِ الْجَيْشِ فَأَنْطَلَقَ يَرْكُضُ نَذِيرًا الِقُرَيْشِ وَسَارَالنَّبِيُّ حَتِّى اذَا كَانَ بِالثَّنيَةِ الَّتِي يُهْبَطُ عَلَيْهِمْ مِنْهَا بَركَتْ بِهِ رَاحِلْتُهُ فَقَالَ النَّاسُ حَلْ حَلْ فَالَّحَتْ فَقَالُواْ خَلاَتِ الْقَصْوَاء خَلاَتِ الْقَصُواء فَقَالَ النَّبِيُّ مَا مَاخَلاَت القُصُواء وَمَا ذَالكَ لَهَا بِخُلُقِ وَلَكنْ جَبِسَهَا اللَّهِ الاّ اَعُطَيْتُهُمْ ايَّاهَا ثُمَّ زَجَرَهَا فَوَثَبَتْ قَالَ فَعَدَلَ عَنْهُمْ حَتَّى نَزَلَ بِاَقْصَى الْحُدَيبيَة عَلَى ثَمَدِ قَلَيْلِ الْمَاء يَتَبَرَّضَهُ النَّاسِ تَبَرُّضًا فَلَمْ يُلَبَّثُهُ النَّاسُ حَتَّى نَزَحُوْهُ وَشُكى إِلَى رَسُولَ اللَّه ﴿ الْعَطْشُ فَأَنْتَ زَعَ سَهُمًا مِنْ كِنَانَتِهِ ثُمَّ آمَرَهُمْ أَنْ يَجْعَلُوهُ فيه فَوَاللَّه مَازَالَ يجيشُ لَهُمْ بالرَّى حَتَّى صَدَرُوْا عَنْهُ فَبَيْنَمَا هُمْ كَذَلكَ اذَا جَاءَ بُدَيْلُ بْنُ وَرَقَاءَ ٱلْخُزَاعِي فِي نَفَرِ مِنْ قَوْمِهِ مِنْ خُزَاعَةَ وَكَانُوا عَيْبَةَ نُصْح رَسُولٍ اللَّه ﴿ مِنْ أَهْلَ تَهَامَةً فَقَالَ إِنِّي تَرَكْتُ كَعْبَ بْنَ لَوَيِّ وَعَامَرَ بْنَ لُويَ نَزَلُوْا أَعْدَاد مِيَاه الْحُدْيْبِيَّة وَمَعَهُمُ الْعُوْدُ الْلَطَافِيلُ وَهُمْ مُقَاتِلُوكَ وَصَادُوكَ عَنَ الْبَيْت فَقَالَ رَسُولُ لله إِنَا لَمْ نَجِيُّ لقِتَال اَحَد ِوَلَكِنَّا جِئْنَا مُعْتَمريْنَ وَانَّ قُرَيْشًا قَدْنَهِكَتْهُمُ الْحَرْبُ وَاصْرَتْ بِهِمْ فَانْ شَأَوا مَادَدْتُهُمْ مُدَّةً زَيُخَلُّوا بَيْنِي وَبَيْنَ النَّاس فَانْ اَظْهَرْ فَانْ شَاَوًا أَنْ يَدْخُلُواْفَيْمَا دَخَلَ فَيْهِ النَّاسُ فَعَلُواْ وَالاَّ فَقَدْ جَمُّوا وَانْ هُمُ اَبُوا فَوَالَّذَى نَفْسَى بِيَدِه لَأُقَاتَلَنَّهُمْ عَلَى اَمْرِي هَٰذَا حَتَّى تَنْفَرِدَ سَالفَتي وَلَيُنْفَذَنَّ اللَّهُ اَمْرَهُ فَقَالَ بُدَيْلٌ سَابُلِّغُهُمْ مَا تَقُولُ قَالَ فَٱنْطَلَقَ حَتَّى اتَّى قُريشًا قَالَ انَّا قَدْ جِئْنَاكُمْ مِنْ هٰذَا الرَّجُلِ وَسَمِعْنَاهُ يَقُوْلُ قَوْلاً فَانْ شِئتُمْ اَنْ نَعْرضهُ عَلَيْكُمْ فَعَلْنَا فَقَالَ سَفُهَاؤُهُمْ لاَ حَاجَةَ لَنَا أَنْ تُخْبِرَنَا عَنْهُ بِشَيْءٍ وَقَالَ نَوُو ٱلرَّآي منْهُمْ هَات مَا سَمَعْتَهُ يَقُوْلُ قَالَ سَمَعْتُهُ يَقُوْلُ كَذَا وَكَذَا فَحَدَّتَهُمْ بِمَا قَالَ النَّبيُّ فَقَامَ عُرْوَةً بْنُ مَسْعُود فَقَالَ آئ قَوْم السَّنتُمْ بِالْوَالِدِ قَالُوا بَلَى قَالَ اَوَ لَسْتُ بِالْوَلَدِ قَالُواْ بِلِّي قَالَ فَهَلْ تَتَّهِمُوْنِي قَالُوا لاَ قَالَ اَلْسَتُمْ تَعْلَمُوْنَ انِّي إِسْتَنْفُرتُ آهْلَ عُكَاظِ فَلَمَّا بَلَّحُوا عَلَىَّ جِئْتُكُمْ بِأَهْلِي وَوَلَدِي وَمَنْ اَطَاعَنِي قَالُوا

بَلَى قَالَ فَانَّ هَٰذَا قَدْ عَرَضَ لَكُمْ خُطَّةَ رُشُدِ اُقْبَلُوْهَا وَدَعُوْنِي البِّهِ قَالُوا ائْتِهِ فَاتَاهُ فَجَعَلَ يُكَلِّمُ النَّبِيِّ عَنْ فَقَالَ النَّبِيُّ فِي نَحُواً مِنْ قَوْلِهِ لِبُدَيْلٍ فَقَالَ عُرْوَةً عنْدَ ذٰلكَ أَيْ مُحَمَّدُ أَرَأَيْتَ انِ اسْتَأْصَلْتَ أَمَرَ قَوْمِكَ هَلْ سَمِعْتَ بِأَحَدِ مِّنَ الْعَرَبِ اجْتَاحَ اَهْلَهُ قَبْلُكَ وَانْ تَكُن الْأُخْرَى فَانِّي وَاللَّه لَارَى وُجُوهًا وَإِنِّي لَارَى اَشُوابًا منَ النَّاسِ خَلَيْقًا أَنْ يُّفرُّوا وَيَدَعُوكَ فَقَالَ لَهُ أَبُوْ بَكُرٍ امْصَصْ بِبَظْرِ الَّلاتِ أَنَحُنُ نَفَرُّ عَنْهُ وَنَدَعُهُ فَقَالَ مَنْ ذَا قَالُوا اَبُوْ بَكْرِ اَمَا وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَوْ لاَ يَدُّ كَانَتْ لَكَ عِنْدِيْ لَمْ اَجْزِكَ بِهَا لاَجَبْتُكَ قَالَ وَجَعْلًا يُكَلِّمُ النَّبِيُّ عِنْ فَكُلَّمَا تَكُلَّمَ أَخَذَ بِلْحَيْتِهِ وَالْمُغَيْرَةُ بْنُ شُعْبَةُ قَائِمَ عَلَى رَأَسِ النَّبِيِّ عَجِ وَمَعَهُ السَّيْفُ وَعَلَيْهِ الْمُغْفَرُ فَكُلُّمَا اَهْوَى عُرْوَةُ بِيدهِ اللَّي لَحْيَة النَّبِي عِنْ ضَرَبُ يَدَهُ بِنَعْلِ السَّيْف وَقَالَ لَهُ أَخُرِ ۚ يَدَكَ عَنْ لِحَيَّة رَسُولِ اللَّهِ ﴿ فَرَفَعَ عَرُورَةُ رَاسَهُ فَقَالَ مَنْ هَٰذَا قَالُوا الْمُغِيْرَةُ بِنُ شُعْبَةَ فَقَالَ أَيْ غُدَرُ السِّن اَسْعَى فِي غَدَرَتِكَ وَكَانَ الْمُغَيْرَةُ صَحِبَ قَوْمًا فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَقَتَلَهُمْ وَاخَذَ آمْوَالَهُمْ ثُمَّ جَأَّءَ فَأَسْلَمَ فَقَالَ النَّبِيّ اَمَّا الْاِسْلَامَ فَاَقْبَلُ وَاَمَّا الْمَالَ فَلَسْتُ مِنْهُ فِي شَنَى ۚ ثُمَّ اِنَّ عُرُونَةَ جَعَلَ يَرْمُقُ اَصْحَابَ النَّبِيِّ بِعَيْنَيْه قَالَ فَوَاللَّه مَاتَنَخُّمَ رَسُولُ اللَّه ﴿ نُخَامَّةٌ الاَّ وَقَعَتُ فِيْ كَفِّ رَجُلِ مِّنْهُمْ فَدَلَكَ بِهَا وَجُهَهُ وَجِلْدَهُ وَاذَا أَمَرَهُمْ ابْتَدَرُوا آمَرَهُ وَاذَا تَوَضَّا كَادُوْا يَقَتَتَلُوْنَ عَلَى وَضُوْبُهِ وَاذَا تَكَلَّمَ خَفَضُوْا أَصُوَاتَهُمْ عِنْدَهُ وَمَايُحِدُّونَ الَّيْهِ النَّظَرَ تَعْظِيْمًا لَهُ فَرَجَعَ عُرُوَّةُ الٰى اَصْحَابِهِ فَقَالَ اَيْ قَوْم وَاللَّه لَقَدُ وَفَدْتُ عَلَى الْمُلُوْكِ وَوَفَدْتُ عَلَى قَيْصَرَ وَكِسُرَى وَالنَّجَاشِيْ وَاللَّهُ انَّ رَايْتُ مَلَكًا قَطُّ يُعَظَّمُهُ اَصْحَابُهُ مَا يُعَظَّمُ اَصْحَابُ مُحَمَّدٍ ﷺ مُحَمَّدًا وَاللَّه انْ تَنَخَّمَ نُخَامَةُ الاَّ وَقَعَتْ فِيْ كَفِّ رَجُلٍ مِّنْهُمْ فَدَلَكَ بِهَا وِجْهَهُ وَجِلْدَهُ وَاذَا اَمْرَهُمُ ٱبْتَدَرُوا اَمْرَهُ وَاذَا تَوَضّاً كَادُوا يَقْتَتَلُوْنَ عَلَى وَضُوْنَهِ وَاذَا تَكَلَّمَ خَفَضُوا اَصْرَاتَهُمْ عَنْدَهُ وَمَا يُحدُّونَ الَيه النَّظَرَ تَعْظِيْمًا لَهُ وَإِنَّهُ قَدْ عَرَضَ عَلَيْكُمْ خُطَّةَ رُشُد فَأَقْبُلُوْهَا فَقَالَ رَجُلُ منْ بَنِيْ كَنَانَةَ دَعُوْنِيْ أَتِيْهِ فَقَالُوا أُنْتِهِ فَلَمًّا ٱشْرَفَ عَلَى النَّبِيِّ ... وَأَصْحَابِهِ قَالَ

رَسُولُ اللَّهِ ﴿ هٰذَا فُلَانٌ وَهُوَ مِنْ قَوْمٍ يُعَظِّمُونَ الْبُدُنَ فَٱبْعَثُوهَا لَهُ فَبُعِثَتْ لَهُ وَٱسْتَقَبَلَهُ النَّاسُ يُلَبُّونَ فَلَمَّا رَاى لِللَّهِ قَالَ سُبَحَانَ الله مَا يَنْبَغَى لَهُولاء أَنْ يُصندُّوا عَنِ الْبَيْتِ فَلَمَّا رَجَعَ اللِّي أَصْحَابِهِ قَالَ رَآيْتُ البُّدُنَ قَدْ قِلِّدَتْ وَأُشْعِرَتْ فَعَا اَرَى اَنْ يُصِدَّوُا عَنِ الْبَيْتِ فَقَامَ رَجُلٌ مَنْهُمْ يُقَالُ لَهٌ مِكْرَزُيْنُ حَفْصِ فَقَالَ دَعُوْنِي أتيه فَقَالُوا أُتِيهِ فَلَمَّا اَشْرَفَ عَلَيْهِمْ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ هٰذَا مِكْرَزُ وَهُوَ رَجُلُّ فَاجِرٌ فَجَعَلَ يُكَلِّمُ النَّبِيِّ عِنْ فَبَيْنَمَا هُوَ يُكَلِّمُهُ إِذَا جَأَّءَ سُهَيْلُ بْنُ عَمْرِيَّ قَالَ مَعْمَرٌ ۖ فَأَخْبَرَنَى النُّوبُ عَنْ عَكْرَمَةَ النَّهُ لَمَّا جَاءً سُهَيْلُ بْنُ عَمْرِهِ وَقَالَ النَّبِيُّ عِنْ عَد سَهُلَ لَكُمْ مِنْ آمْرِكُمْ قَالَ مَعْمَرُ قَالَ الزُّهْرِيُّ فَيْ حَدَيْتُه فَجَاءَ سُهَيْلُ بْنُ عَمْرِهِ فَقَالَ: هَاتِ اُكْتُبُ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ كَتَابًا فَدَعَا النَّبِيُّ ﴿ الْكَاتِبَ فَقَالَ النَّبِيُّ ﴿ بِسُمِ اللهِ الرَّحْمُنِ الرَّحِيْمِ قَالَ سُهَيْلُ: اَمَّا الرَّحَمَنُ فَوَالله مَااَثْرِي مَاهُوَ وَلَكن أَكْتُبُ بِاسْمِكَ اللَّهُمَّ كَمَا كُنْتُ تَكْتُبُ فَقَالَ الْمُسْلِمُونَ : وَاللَّهُ لاَ نَكْتُبُهَا الاَّ بسُم اللُّه الرَّحْمُن الرَّحيْم فَقَالَ النَّبِيُّ عِن أَكْتُبُ بِاسْمِكَ اَللَّهُمَّ ثُمَّ قَالَ هٰذَا مَاقَضَى عَلَيْهِ مُحَمَّدُ رَسُوْلُ اللَّهِ ﴿ ﴿ فَقَالَ سُهَيْلُ : وَاللَّهُ لَوْ كُنَّا نَعْلَمُ إِنَّكَ رَسُوْلُ اللَّه مَاصِندَدْنَاكَ عَن الْبَيْتِ وَلاَ قَاتَلْنَاكَ وَلَكن أَكْتُبُ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْد الله فَقَالَ النَّبِيُّ عَنِهِ وَاللَّهِ إِنَّى لرَسُولُ اللهِ وَإِنْ كَذَّبْتُمُونَى أَكُتُبُ مُحَمَّدُ بَنُ عَبْد الله قَالَ الزُّهْرِيُّ وَذَٰلِكَ لِقَوْلِهِ لاَ يَسْاَلُونَى خُطَّةً يُعَظِّمُونَ فَيْهَا حُرُمَاتِ اللَّهِ إلاَّ اعْطَيْتُهُمْ إيَّاهَا غَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ ﴿ عَلَى اَنْ تُخَلُّوا بَيْنَنَا وَبَيْنَ الْبَيْتِ فَنَطُوْفَ بِهِ فَقَالَ سُهَيْلُ وَاللَّهُ لاَ تَتَحَدَّثُ الْعَرَبُ اَنَّا الْحَذْنَا صَنْعُطَةً وَلٰكِنْ ذَٰلِكَ مِنَّ الْعَامِ الْمَقْبِل فَكَتَبَ فَقَالَ سُهَيْلُ وَعَلَى انَّهُ لاَيَأْتَيْكَ منَّا رَجُلُّ وَانْ كَانَ عَلَى دِيْنِكَ الاَّ رَدَدْتَهُ اللَّيْنَا قَالَ الْمُسْلَمُونَ سَبْحَانَ الله كَيْفَ يُرَدُّ الَى الْمُشْرِكِينَ وَقَدْ جَاءَ مُسْلَمًا فَبَيْنَمَا هُمْ كَذٰلكَ إِذْ دَخَلَ أَبُوْ جَنْدَلِ ابْنُ سُهَيْلِ بْنِ عَمْرِي يَرْسُفُ فِي قُيُوْدِهٖ وَقَدْ خَرَجَ مِنْ أَسْفَل مَكَّةَ حَتِّى رَمَى بِنَفْسِهِ بَيْنَ اَظْهُرِ الْمُسْلِمِيْنَ فَقَالَ سُهَيْلٌ هُذَا يَامُحَمَّدُ اَوَّلُ مَا أُقَاضِيْكَ عَلَيْهِ أَنْ تَرُدُّهُ إِلَىَّ فَقَالَ النَّبِيُّ عِنَا أَنَّا لَمْ نَقْضِ الْكتَابَ بَعْدُ قَالَ

هَوَاللَّهِ إِذًا لَمْ أَصَالِحُكَ عَلَى شَيْءٍ أَبَدًا قَالَ النَّبِيُّ ﴿ فَأَجِزْهُ لِي قَالَ مَا أَنَا بِمُجِيْزِهِ لَكَ قَالَ بَلَى فَافْعَلْ قَالَ مَا أَنَا بِفَاعِلِ قَاضَ مِكْرَزُ بَلْ قَدْ اَجَزْنَاهُ لَكَ قَالَ اَبُو جَنْدَلِ اَى مَعْشَرَ الْمُسْلِمِيْنَ أَرَدُّ الِّي الْمُشْرِكَيْنَ وَقَدْ جِئْتُ مُسْلِمًا الله تَرَوْنَ مَا قَدْ لَقَيْتُ وَكَانَ قَدْ عُذَّبَ عَذَابًا شَديْدًا في اللَّه قَالَ فَقَالَ عُمَرُبُنُ الخَطَّاب فَأُتَيْثُ نَبِيَّ اللَّهِ ﴿ فَقُلْتُ السَّتَ نَبِيَّ اللَّهِ حَقًّا قَالَ بَلَى قُلْتُ السَّنَا عَلَى الْحَقُّ وَعَدُوُّنًا عَلَى الْبَاطِلِ قَالَ بِلَى قُلْتُ فَلَمَ تُعْطَى الدَّنيَّةَ في ديننَا اذًا قَالَ انِّي رَسُوْلُ اللَّهِ ﴿ وَلَسْتُ اعْصِيهُ وَهُو نَاصِرِيْ قُلْتُ أَوَ لَيْسَ كُنْتَ تُحَدِّثْنَا انَّا سنَاتَى الْبَيْتَ فَنَطُوفُ بِهِ قَالَ بَلْي فَاخْبَرْتُكَ أَنَّا نَاتِيْهِ الْعَامَ قَالَ قُلْتُ لاَ قَالَ فَانَّكَ اَتِيْهِ وَمُطَّوِّفٌ بِهِ قَالَ فَاتَيْتُ اَبَا بَكْرِ فَقُلْتُ يَااَبَا بَكْرِ الْيْسَ هَذَا نَبِيًّ الله حَقًّا قَالَ بَلَى قُلْتُ ٱلسَنَا عَلَى الْحَقِّ وَعَدُوُّنَا عَلَى الْبَاطِل قَالَ بَلِّي قُلْتُ فَلَمَ نُعْطَىَ الدَّنيَّةَ فِي دَيْنِنَا اذًا قَالَ اَيُّهَا الرَّجُلُ انَّهُ لَرَسُولُ اللهِ ﷺ وَلَيْسَ يَعْصِي رَبُّهُ ۗ وَهُوْ نَاصِرُهُ فَاسْتَمْسِكُ بِغَرْزِمِ فَوَاللَّهِ انَّهُ عَلَى الْحَقِّ قُلْتُ الَّيْسَ كَانَ يُحَدِّثُنَّا أنَّا سَنَاتِي الْبَيْتَ وَنَطُوْفُ بِهِ قَالَ بِلِّي أَفَاكُبْرَكَ أَنَّكَ تَأْتَيْهِ الْعَامَ قُلْتُ لا قَالَ فَانَّكَ أَتِيهُ وَمُطَّوِّفُ بِهِ قَالَ الزُّهْرِيِّ قَالَ عُمَرُ فَعَمِلْتُ لِذَٰلِكَ اَعْمَالاًقَالَ فَلَمَّا فَرَغَ مَنْ فَضيَّةِ الْكِتَابِ قَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ لِأَصْحَابِهِ قُوْمُوْا فَانْحَرُوا ثُمَّ أَحْلَقُوا قَالَ فَوَ اللَّهِ مَاقَامَ مِنْهُمْ رَجُلَّ حَتِّى قَالَ ذٰلكَ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ فَلَمَّا لَمْ يَقُمْ منْهُمْ اَحَدَّ دَخَلَ عَلَى أُمِّ سَلَمَةَ فَذَكَرَ لَهَا مَالَقَىَ مِنَ النَّاسِ فَقَالَتُ أُمُّ سَلَمَةً يَانَبِيَّ اللَّه اتُحبُّ ذُلِكَ أُخْرُجُ ثُمَّ لاَ تُكَلِّمُ اَحَدًا مِنْهُمْ كَلِمَةً حَتَّى تَنْحَرَ بُدْنَكَ وَتَدْعُوْ حَالقَكَ فَيَحْلقَكَ فَخَرَجَ فَلَمْ يُكَلِّمْ اَحَدًا مَّنْهُمْ حَتِّى فَعَلَ ذَلكَ نَحَرَ بُدْنَهُ وَدَعَا حَالقَهُ فَحَلَقَهُ فَلَمَّا رَاوَا ذَٰلِكَ قَامُوا فَنَحَرُوا وَجَعَلَ بَعَضُهُمْ يَحْلقُ بَعْضًا حَتِّى كَادَ بَعْضُهُم يَقْتُلُ بَعْضًا غَمًّا ثُمَّ جَاءَهُ نِسْوَةُ مُؤْمنَات فَاَنْزَلَ اللَّهُ تَغَالَى : يَااَيُّهَا الَّذِيْنَ أَمَنُوا اذَا جَاعَكُمْ الْلُوْمَنَاتُ مُهَاجِرَاتِ فَامْتَحِنُوهُنَّ حَتِّى بِلَغَ بِعِصَم الْكَوَافِرِ فَطَلَّقَ عُمَرُ يَوْمَئذِ الْمُرَاتَيْن كَانَتَا لَهُ في الشَّرْكِ فَتَزَوَّجَ احْدَاهُمَا مُعَاوِيَةُ بْنُ اَبِيْ سَفْيَانَ

وَالْآخْرَى صَفْوَانُ بُنُ أُمَيَّةَ ثُمَّ رَجَعَ النَّبِيُّ عِنِهِ الَّى الْمُدْيَنَةِ فَجَاءَهُ اَبُقُ بَصيْر رَجُلٌ مِنْ قُرَيْشِ وَهُوَ مُسْلِمٌ فَأَرْسَلُوا فِي طَلَبَه رَجِلَيْن فَقَالُوا العَهْدَ الَّذي جَعَلْتَ لَنَا فَدَفَعَهُ الِّي الرَّجُلَيْنِ فَخَرَجَابِهِ حَتَّى بِلَغَا ذَا الْحَلَيْفَة فَنَزَلُوا يَاكَلُونَ منْ تَمْر لَهُمْ فَقَالَ اَبُوْ بَصِيْرِ لِاحَدِ الرَّجُلَيْنِ وَاللَّهِ انَّى لَاَرِّي سَيْفَكَ هَٰذَا يَا فُلاَنُ جَيّدًا فَأُسْتَلَّهُ الْآخَرُ فَقَالَ رَجَلُ وَاللَّهِ انَّهُ لَجَيَّدٌ لَقَدْ جَرَبْتُ بِهِ ثُمَّ جَرَّبْتُ فَقَالَ اَبُو بَصِيْرٍ أَرِنِيْ أَنْظَرْ إِلَيْهِ فَآمُكَنَهُ مِنْهُ فَضَرَبَهُ حَتَّى بَرَدَ وَفَرَّ الْأَخَرُ حَتَّى آتَى الْمَدْيْنَةَ فَدَخَلَ الْمُسْجِدَ يَعْدُوْ فَقَالَ رَسُوْلُ اللَّه حَيْنَ رَأَهُ لَقَدْ رَأَى هَٰذَا ذُعْرًا فَلَمَّا ۚ أَنْتَهٰى الَى النَّبِيِّ ﴿ قَالَ قُتِلَ وَاللَّهِ صَاحِبِي وَانِّي لَقَتُولُ فَجَاءَ اَبِي بَصَيْرٍ فَقَالَ يَانَبِيَّ اللَّهِ وَاللَّهِ اَوْفَى اللَّهُ دُمَّتَكَ قَدْ رَدَدْتنَى الَيْهِمْ ثُمَّ اَنْجَانى اللَّهُ منْهُمْ قَالَ النَّبِيُّ عَلَى وَيْلِ أُمِّهِ مِسْعَرَ حَرْبٍ لَوْ كَانَ لَهُ آحَدٌ فَلَمَّا سَمَعَ ذٰلِكَ عَرَفَ انَّهُ سَيَرُدُّهُ الَّيْهِم فَخَرَجَ حَتَّى اتَّى سَيْفَ الْبَحْرِ قَالَ وَيَنْفَلَتُ مِنْهُم اَبُو جَنْدَل بْنُ سُهَيْلٍ فَلَحِقَ بِأَبِي بَصِيْرٍ فَجَعَلَ لاَ يَخْرُجُ مِنْ قُرَيْشِ رَجُلٌ قَدْ اَسْلَمَ الاَّ لَحَقَ بِٱبَى بَصِيْرِ حَتِّى إِجْتَمَعَتْ مِنْهُمْ عِصَابَةُ فَوَاللَّهِ مَا يَسْمَعُونَ بِعِيْرِ خَرَجَتُ لِقُرَيْشِ إِلَى الشَّامِ إِلَّا اعْتَرَضُوا لَهَا فَقَتَلُوهُمْ وَاخَذُوا آمْوَالُهُمْ فَارْسَلَتْ قُرَيْشٌ إِلَى النَّبِيّ إنه تُنَاشِدُهُ بِاللَّهِ وَالرَّحِمِ لَمَّا ٱرْسَلَ فَمَنْ ٱتَاهُ فَهُوَ أُمِنُ فَٱرْسَلَ النَّبِيّ اليُّهمْ فَانْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى : وَهُوَ الَّذِي كَفَّ اَيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ وَاَيْدِيَكُمْ عَنْهُمْ بِبَطْنِ مَكَّةَ مِنْ بَعْد اَنْ اَظْفَرَكُمْ عَلَيْهِمْ حَتَّى بِلَغَ الْحَمِيَّةَ حَمِيَّةَ الْجَاهِلِيَّة وَكَانَتْ حَميتُهُمْ اَنَّهُمْ لَمْ يُقِرُّوا أَنَّهُ نَبِيُّ اللَّهِ وَلَمْ يُقرُّوا بِشُمِ اللهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيْمِ وَحَالُوا بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ الْبَيْتِ وَقَالَ عُقَيْلٌ عَنِ الزَّهُرِيُّ قَالَ عُرْوَةُ فَاَخْبَرَتَنَىٰ عَائِشَةُ اَنَّ رَسُولَ اللَّهِ كَانَ يَمْتَحنُهُنَّ وَبَلَغَا اَنَّهُ لَمَّا اَنْزَلَ الله تَعَالَى : اَنْ يَرُدُّوا الَّى الْمُشْرِكينَ مَا أَنْفَقُوا عَلَى مَنْ هَاجَرَ مِنْ أَزْوَاجِهِمْ وَحَكَمْ عَلَى الْمُسْلِمِيْنَ أَنْ لا يُمسكُوا بعصم الْكُوَافِرِ أَنَّ عُمَرَ طَلَّقَ أَمْرَاتَيْنِ قَرِيْبَةَ بِنْتَ اَبِي أُمَيَّةً وَابْنَةَ جَرَوَلِ الْخُزَاعِيّ فَتَزَوَّجَ قَرِيْبَةَ مُعَاوِيَةُ وَتَزَوَّجَ الْأُخُرِي اَبُوْ جَهْمٍ فَلَمَّا اَبَى الْكُفَّارُ اَنْ يُقِرُّوا بِاَدَاءِ مَا انْفَقَ

المُسْلِمُوْنَ عَلَى اَزْوَاجِهِمْ اَنْزَلَ اللهُ تَعَالَى : وَانْ فَاتَكُمْ شَنْءٌ مِنْ اَزْوَاجِكُمْ الّى الْكُفَّارِ فَعَاقَبْتُمْ وَالْعَقَبُ مَايُودِي الْمُسْلِمُوْنَ الْي مَنْ هَاجَرَتِ أُمْرَاتَهُ مِنَ الْكُفَّارِ فَعَاقَبْتُمْ وَالْعَقَبُ مَايُودِي الْمُسْلِمُونَ الْي مَنْ هَاجَرَتِ أُمْرَاتَهُ مِنَ الْكُفَّارِ فَاقَبْتُمْ مَنْ دَهَبَ لَهُ زَوْجٌ مِّنَ الْمُسْلِمِيْنَ مَاانْفَقَ مِنْ صَدَاقِ نِسَلَّهِ الْكُفَّارِ فَامَرَ اَنْ عُطِي مَنْ ذَهَبَ لَهُ زَوْجٌ مِّنَ الْمُسْلِمِيْنَ مَاانْفَقَ مِنْ صَدَاقِ نِسَلَّهِ الْكُفَّارِ اللَّهُ الْمَنْ وَمَا نَعْلَمُ احَدًا مِنَ الْمُهَاجِرَاتِ الرَّتَدَّتُ بَعْدَ ايْمَانِهَا وَبَلَغَنَا اَنَّ اَبَا لِمَشْرِ بَنْ السِيْدِ التَّقَفِيَّ قَدَمَ عَلَى النَّبِيِ عَيْثَ مُؤْمِنًا مُهَاجَرًا فِي الْلَّهَ فَكَتَبَ بَصِيْرِ فَذَكَرَ الْحَدِيثَ لَا اللَّهِي عَنْ اللهُ مَن اللهُ مَن اللهُ اللهُ اللهُ مَن اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ مَنْ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ الللهُ اللهُ الل

২৫৩১. মিসওয়ার ইবনে মাখরামা ও মারোয়ান থেকে বর্ণিত। তাঁরা একে অপরের বর্ণনা যথার্থ বলেছেন। তাঁরা উভয়ে বলেন, রস্পুল্লাহ (স) হুদাইবিয়ার সন্ধিকালে সফরে রওনা হন এবং পথিমধ্যে একস্থানে উপস্থিত হয়ে বলেন, খালেদ ইবনে ওলীদ গামীম নামক স্থানে কুরাইশদের অশ্বারোহী বাহিনীসহ অবস্থান করছে। কাজেই তোমরা ভান দিকের পথে চলো। আল্লাহর কসম ! খালিদ মুসলমানদের উপস্থিতি টের পেল না যতক্ষণ না সে মুসলিম বাহিনীর পদধুলি উড়তে দেখল এবং তাদের নিকট একটি বিরাট সেনাবাহিনী এসে পৌছল। অতপর সে দ্রুত কুরাইশদেরকে সংবাদ দিতে চলে গেল এবং নবী (স) বরাবর অগ্রসর হতে থাকলেন। অবশেষে তাঁর উদ্ধী সানিয়ায় পৌছে সেখানে বসে পড়ল, যেখান দিয়ে কেউ তাদের নিকট যেতে পারত। লোকেরা তাঁর উদ্ধীকে উঠাবার বহু চেষ্টা করল, কিন্তু সবই বৃথা। তারা বলতে লাগল, কাসওয়া অবাধ্য হয়ে গেছে (দুইবার)। নবী (স) বললেন, কাসওয়া অবাধ্য হয়নি এবং অবাধ্য হওয়া তাঁর সভাব নয়। তাকে তিনিই বসিয়েছেন, যিনি হাতীকে বসিয়েছিলেন। তারপর তিনি বললেন, সেই সন্তার কসম যাঁর হাতে আমার প্রাণ ! কুরাইশরা যদি আল্লাহর সন্মানাহ্য বিষয়ের প্রতি সন্মান প্রদর্শন করে, তাহলে আমি অবশ্যই তাদের যে কোন দাবি মেনে নেবো।

তারপর তিনি কাসওয়াকে ভর্ৎসনা করলে, সে গা ঝাড়া দিয়ে উঠে চলতে লাগল। মহানবী (স) পথ পরিবর্তন করে অগ্রসর হলেন এবং হুদাইবিয়ার শেষ প্রান্তে একটি কৃপের নিকট অবতরণ করেন। সেই কৃপে অল্প পানি ছিল। লোকেরা তা হতে অল্প অল্প করে পানি নিছেল এবং কিছুক্ষণের মধ্যে তার পানি নিঃশেষ করে ফেলল। তারা রস্লুল্লাহ (স)-এর নিকট পিপাসার অভিযোগ করল। এই কথা শুনে তিনি তার তীরের থলের মধ্য থেকে একটি তীর বের করে লোকদেরকে এটি পানিতে নিক্ষেপের আদেশ দিলেন। আল্লাহর শপথ! তীরটি পানিতে নিক্ষেপ করার সঙ্গে সঙ্গে পানি উপছে উঠল। এমনকি তারা সবাই তৃপ্তি সহকারে তা পান করল। এমন সময় বোদাইল ইবনে অরকা তার গোত্র খুযাআর কিছু লোকসহ উপস্থিত হলেন। তারা তিহামার অধিবাসী ও রস্লুল্লাহ (স)-এর শুভাকাঙ্খী ছিলেন। তিনি বলেন, আমরা কা'ব ইবনে লুআই ও আমের ইবনে লুআইকে হুদাইবিয়ার গভীর ঝরণার নিকট দেখে এসেছি। তারা সেখানে অবস্থান করছে। তাদের সঙ্গে দুগ্ধবতী উদ্ধী ও সব রকমের আসবাবপত্র রয়েছে। তারা আপনার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে এবং আপনাকে কা'বা ঘরে প্রবেশে বাধা দিতে চায়। বসুলুল্লাহ (স) বলেন, আমি তো কারো

বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে আসিনি। আমরা তো, উমরা করতে যাচ্ছি। অবশ্য যুদ্ধ কুরাইশদেরকে দুর্বল করে ফেলেছে এবং তারা যথেষ্ট ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। যদি তারা চায় তাহলে আমি কিছুদিনের জন্য তাদের সঙ্গে সিন্ধি করতে পারি এবং এই সময়ে তারা আমাদের ও আরবের সাধারণ লোকদের মধ্যে (কোনরূপ প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করা থেকে) বিরত থাকবে। যদি আমি তাদের উপর বিজয়ী হই, তাহলে কুরাইশরা ইচ্ছা করলে অন্যদের মত আমার ধর্মে প্রবেশ করতে পারে। বিপরিত হলে তারা নিজেদেরকে যুদ্ধের জন্য অনন্ত শক্তিশালী পাবে। কিন্তু তারা যদি আমার এই প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে, তাহলে সেই সন্তার কসম যার হাতে আমার প্রাণ ! আমি আল্লাহর রাহে শহীদ না হওয়া পর্যন্ত তাদের সঙ্গে যুদ্ধ করতে থাকবো এবং নিশ্বয়ই আল্লাহ তার মিশন সফল করবেন।

বোদাইল বলেন, আমি অবিলম্বে তাদেরকে আপনার কথা পৌছে দিচ্ছি। রাবী বলেন ঃ তিনি রওয়ানা হলেন এবং কুরাইশদের নিকট পৌছে বললেন, আমরা এই লোকটির (রসুল) নিকট হতে আপনাদের নিকট এসেছি এবং তাঁকে কিছু কথা বলতে ওনেছি। যদি আপনারা চান যে, আমরা তা আপনাদের সামনে প্রকাশ করি তাহলে আমরা তা বলতে পারি। এই কথা ভনে তাদের কতিপয় নির্বোধ লোক বলল, আমাদের তার কোন কথা শোনার দরকার নেই। কিন্তু তাদের মধ্যেকার বিজ্ঞ লোকেরা বলল, আপনি তাঁকে যা বলতে শুনেছেন তা বলুন। বোদাইল বললেন, তিনি এই এই কথা বলেছেন এবং নবী (স) যা যা বলেছেন, তার পুরো বর্ণনা দিলেন। এই কথা হুনে উরওয়াহ ইবনে মাসউদ উঠে দাঁড়িয়ে বলল, হে লোকেরা, তোমরা কি সন্তান নও 🛽 তারা বলল, হা। সে আবার বলল, আমি কি বাপ নই ? তারা বলল, হাঁ। সে পুনরায় বলল, তোমরা কি আমাকে অবিশ্বাস করো 🔈 তারা বলল, না। সে আবার বলল, তোমরা কি জান না, আমি উকাযবাসীদেরকে তোমাদের সাহায্যের জন্য ডেকেছিলাম। কিন্তু তারা আসতে অস্বীকার করলে, আমি আমার অনুগত ব্যক্তি, সম্ভান ও আত্মীয়দেরকে (তোমাদের সাহায্যের জন্য) নিয়ে আসিনিঃ তারা বলল, হা। সে পুনরায় বলল, এই লোকটি তোমাদের নিকট একটি যুক্তিসংগত প্রস্তাব রেখেছেন। তোমরা তা মেনে নাও এবং আমাকে তাঁর সাথে সাক্ষাতের অনুমতি দাও। তারা বলল, তাঁর নিকট যান। তিনি নবী (স)-এর নিকট এসে তাঁর সঙ্গে কথা বলতে লাগলেন। নবী (স) তার সঙ্গে সেই কথা বললেন, যেমনটি বোদাইলের সঙ্গে বলেছিলেন। উরওয়াহ তখন বলেন, হে মুহামাদ ! আপনার সম্প্রদায়ের মূলোৎপাটনে কি আপনার কিছু লাভ হবে ? আপনি কি ইতিপূর্বে কোন আরব কর্তৃক তার সম্প্রদায়কে সমূলে ধ্বংস করার কথা ভনেছেন 🛽 যদি এর বিপরীত ঘটে তাহলে কি হবে 🗗 আল্লাহর কসম ! আমি আপনার সঙ্গে কোন সম্ভান্ত লোক দেখছি না, বরং বিভিন্ন গোত্রের লোক জড়ো হয়েছে যারা আপনাকে নিসংগ ফেলে রেখে পালিয়ে যাবে। এই কথা **ডনে** আবু বাকর (রা) তাকে বললেন, "যা, লাত দেবীর নিতম্ব (গুহাদ্বার) চাঁটগে"। আমরা কি তাঁকে ত্যাগ করে পালিয়ে যাব ? উরওয়াহ জিজ্ঞেস করল, ইনি কে ? লোকেরা বলল, আবু বাকর। উরওয়াহ বলল, সেই সন্তার কসম যাঁর হাতে আমার প্রাণ ! যদি আপনি আমার কোন উপকার না করতেন এবং যে উপকারের প্রতিদান আমি এখনও দিতে পারিনি, তাহলে আমি নিশ্চয়ই আপনার কথার উত্তর দিতাম। সে আবার নবী (স)-এর সঙ্গে কথা বলতে ভরু করল এবং কথা বলার সময় তাঁর (রসুল) দাড়ি স্পর্শ করত। মুগীরা ইবনে শোবা (রা) নবী (স)-এর মাথার নিকট দাঁডিয়েছিলেন। তাঁর হাতে ছিল তরবারি এবং মাথায়

ছিল বর্ম। উরওয়াহ নবী (স)-এর দাড়ির দিকে হাত বাড়ালে, মুগীরা (রা) তরবারির বাট দ্বারা তার হাতে আঘাত করতেন এবং বলতেন রসূলুল্লাহ (স)-এর দাড়ি হতে হাত সরিয়ে নাও, উরওয়া মাথা তুলে জিজ্ঞেস করল, লোকটি কে ? তারা বলল, মুগীরা ইবনে শোবা। সে বলল, ওহে বিশ্বাসঘাতক, আমি কি তোমার বিশ্বাসঘাতকতার প্রতিশোধ নেয়ার চেটা করবো না ? মুগীরা (রা) জাহেলিয়াত যুগে কিছু লোকের সঙ্গে উঠা-বসা করতেন। একদিন তিনি সুযোগ মত তাদেরকে হত্যা করে তাদের টাকা পয়সা ছিনিয়ে নেন তারপর এসে ইসলাম গ্রহণ করেন। নবী (স) বললেন, তোমার ইসলাম আমার নিকট গ্রহণযোগ্য, কিন্তু তোমার মালের সঙ্গে আমার কোন সম্পর্ক নেই। তারপর উরওয়াহ (রা) নবী (স)-এর সাহাবীদেরকে বাকা দৃষ্টিতে দেখতে থাকে।

রাবী বলেন, আল্লাহর শপথ ! রসূলুল্লাহ (স) কখনও থুথু ফেললে তা কোন না কোন সাহাবীর হাতে পড়ত এবং তা তাঁরা নিজের চেহারা ও শরীরে মর্দন করতেন। যখন তিনি কোন আদেশ করতেন, তারা সঙ্গে সঙ্গে তা পালন করতেন এবং যখন তিনি উযু করতেন, তখন তাঁর উযুর অবশিষ্ট পানি নেয়ার জন্য তাঁর সাহাবীদের মধ্যে কাড়াকাড়ি লেগে যেতো এবং যখন তিনি কথা বলতেন, তখন তারা তাঁর সামনে নিজেদের স্বর উচ্চ করতেন না এবং তাঁর সন্মানার্থে তারা তাঁর দিকে দৃষ্টিপাত করতেন না।

উরওয়াহ (এই অবস্থা পর্যবেক্ষণ করে) তার সঙ্গীদের নিকট ফিরে গেল এবং বলল, হে লোকেরা, আল্লাহর কসম ! আমি বাদশাহের দরবারে গিয়েছি। রোম সমাট, পারস্য সমাট ও আবিসিনিয়ার বাদশাহের দরবারে যাওয়ারও সুযোগ আমার হয়েছে। কিন্তু আল্লাহর শপথ ! আমি কোন বাদশাহকে তার সভাসদ কর্তৃক এত সন্মান করতে দেখিনি, যেমনটি দেখেছি মুহাম্মাদ (স)-এর সাহাবীদেরকে তার প্রতি সন্মান করতে। তিনি থুথু ফেললে তা তার কোন না কোন সাহাবীর হাতে পড়ত এবং তিনি তা দ্বারা নিজের চেহারা ও শরীর মর্দন করেন। তিনি কোন আদেশ করলে, তা তারা সঙ্গে পালন করেন। তিনি উযু করলে তার উযুর অবশিষ্ট পানি নেয়ার জন্য তাদের মধ্যে কাড়াকাড়ি লেগে যায়। তিনি কথা বললে তারা নিজেদের কণ্ঠস্বর নীচু করে নেন। তারা সন্মানার্থে তার প্রতি তাকান না। নিসন্দেহে তিনি তোমাদের নিকট একটি যুক্তিসংগত প্রস্তাব পেশ করেছেন। তোমরা তা মেনে নাও। কেনানা গোত্রের এক লোক বলেন, তোমরা আমাকে তার নিকট যাওয়ার অনুমতি দাও। তারা বলল, যান।

তিনি নবী (স) ও তাঁর সাহাবীদের নিকট উপস্থিত হলে রসূলুল্লাহ (স) বলেন. ইনি হচ্ছেন সেই ব্যক্তি যার গোত্রের লোকেরা কোরবানীর পশুকে সম্মান করে থাকে। কার্জেই তোমরা কোরবানীর পশু তার সামনে হাযির করে। তাঁরা তালবিয়া পাঠরত অবস্থায় তার সামনে কোরবানীর পশু তার সামনে এবং তাকে সম্বর্ধনা জানালে তিনি বললেন, সুবহনাল্লাহ ! এমন সব ভাল লোকদেরকৈ কা'বা ঘর যিয়ারত হতে বঞ্জিত রাখা মোটেই শোভনীয় নয়। তিনি তার সঙ্গীদের নিকট ফিরে গিয়ে বললেন, আমি দেখে আসলাম, কোরবানীর পশুগুলোকে কোরবানীর জন্য পুরোপুরিভাবে প্রস্তুত রাখা হয়েছে। কাজেই আমার মতে তাদেরকে কা'বা ঘর যিয়ারত হতে বিরত রাখা বাঞ্জনীয় নয়।

এই কথা ওনে তাদের মধ্য হতে মিকরায ইবনে হাফস নামে এক লোক উঠে দাঁড়িয়ে বলল, আমাকে তাঁর নিকট যাওয়ার অনুমতি দাও। তারা বলল, যাও। সে মুসলমানদের . নিকট আসলে নবী (স) বলেন, এটা মিকরায়। সে অসৎলোক। সে নবী (স)-এর সঙ্গে কথা বলছিল, এমন সময় সেখানে সুহাইল ইবনে আমর আসলেন। ইকরামা থেকে বর্ণিত। সুহাইল আসলে নবী (স) বলেন, এখন তোমাদের কাজ সহজ হয়ে গেছে (সুহাইল অর্থ সহজ)। সুহাইল এসে নবী (স)-কে বলল, আপনি আমাদের ও আপনাদের মধ্যে একটি সন্ধিপত্র লেখার ব্যবস্থা করুন। নবী (স) লেখক ডাকলেন এবং বললেন, লেখ ঃ বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম ! এই কথা তনে সুহাইল ইবনে আমর বলল, রহমান ! আল্লাহর কসম ! রহমান কে আমি জানি না। বরং আপনি 'বিসমিকা আল্লাহুনা' লেখার আদেশ দিন। যেমন আপনি পূর্বে লিখতেন। কিন্তু মুসলমানরা বলেন, আল্লাহর কসম ! আমরা 'বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম'-ই লিখব। নবী (স) বলেন, ঠিক আছে, বিসমিকা আল্লাহেমাই লেখ। তারপর তিনি বললেন, (লেখ) ইহা আল্লাহর রসূল মুহামাদ (স)-এর পক্ষ হতে কৃত সন্ধিপত্র। একথা তনে সুহাইল বলল, আল্লাহর কসম ! আমরা যদি আপনাকে আল্লাহর রসূল বলে মানতাম, তাহলে কখনও আপনাকে কা'বা ঘর যিয়ারত করতে বাধা দিতাম না এবং আপনার সঙ্গে যুদ্ধ করতাম না। বরং আপনি লেখার আদেশ দিন ঃ আবদুল্লাহর পুত্র মুহাম্মাদের পক্ষ হতে। এই কথা ভনে নবী (স) বলেন, আল্লাহর কসম ! নিশ্চয়ই আমি আল্লাহর রসূল। কিন্তু তোমরা যদি আমাকে অস্বীকার করো, তাহলে মুহামাদ ইবনে আবদুল্লাহ লেখ।

যুহরী বলেন, তিনি এ সকল শর্ত এজন্য মেনে নেন যে, তিনি বলেছিলেন, যদি তারা আল্লাহর সম্মানিত নিদর্শনগুলার প্রতি সম্মান প্রদর্শন করে, তাহলে আমি তাদের প্রতিটি প্রস্তাব মেনে নেবা। তারপর নবা (স) লেখক (আলা)-কে বলেন, লেখ, হে মক্কার কাফেরবৃন্দ ! তোমরা আমাদের ও কাবা ঘরের মধ্যে রান্তা পরিষ্কার করে দাও, যাতে আমরা কাবা ঘর তাওয়াফ করতে পারি। সুহাইল বলন, তাহলে আল্লাহর কসম ! আরববাসী বলবে, আমরা বাধ্য হয়ে এই প্রস্তাব মেনে নিয়েছি। বরং আগামী বছর আমরা এই প্রস্তাব মানতে পারি। তিনি প্রস্তাব লিখেন। সুহাইল বলল, এটাও লেখা হোক, হে মুহামাদে! যদি আমাদের নিকট হতে আপনার নিকট কোন লোক আসে, তাকে অবশ্যই আমাদের নিকট ফেরত দিতে হবে। যদিও সে আপনার ধর্মে বিশ্বাসী হয়। এই প্রস্তাব গনে মুসলমানরা বলেন, সুবহানাল্লাহ, কিভাবে তাকে মুশরিকদের নিকট ফেরত দেয়া হবে ? অথচ সে যে মুসলমান হিসেবে এখানে এসেছে ?

এমন সময় আবু জানদাল (রা) ইবনে সুহাইল ইবনে আমর পায়ে বেড়ী পরা অবস্থায় মকার নিম্নভূমি দিয়ে খোঁড়াতে খোঁড়াতে মুসলমানদের নিকট এসে উপস্থিত হলেন। সুহাইল বলল, হে মুহাম্মাদ! আমাদের চুক্তিপত্র কার্যকরী করার উত্তম সময় উপস্থিত হয়েছে। আপনি তাকে আমার নিকট ফেরত দিন। নবী (স) বললেন, আমরা এখনও চুক্তিপত্র স্বাক্ষর করিনি। সুহাইল বলেন, তাহলে আল্লাহর কসম! আমি আপনার সঙ্গেকখনও সন্ধি করবো না। নবী (স) বলেন, ঠিক আছে, তুমি কেবল এই লোকটিকে আমার নিকট থাকার অনুমতি দাও। সুহাইল বলল, আমি আপনাকে এরপ অনুমতি দেবো না। তিনি বলেন, দাও। সুহাইল বলল, না। মিকরায বলে ঠিক আছে, আমরা তাকে আপনার নিকট ফিরে যাওয়ার অনুমতি দিলাম। আবু জানদাল বলেন, হে মুসলিমগণ! আমাকে কি মুশ্বিকদের নিকট ফেরত দেয়া হবে, অথচ আমি মুসলমান হিসেবে এখানে এসেছি!

তোমরা কি দেখছ না, আমার কি অবস্থা। প্রকৃতপক্ষে আল্লাহর রাস্তায় তাঁকে যথেষ্ট শাস্তি দেয়া হয়েছিল।

উমর (রা) বলেন, আমি নবী (স)-এর নিকট এসে বললাম, আপনি কি আল্লাহর সত্য নবী নন । তিনি বলেন ঃ হাঁ, নিশ্চয়ই। আমি বললাম, আমরা কি ন্যায়পথে ও আমাদের শক্ররা অন্যায় পথে নয় । তিনি বলেন, নিশ্চয়ই। আমি বললাম, তাহলে আমরা ধর্মের ব্যাপারে কেন এত অপমান সহ্য করবো । তিনি বলেন, আমি আল্লাহর রসূল। আমি তার অবাধ্য হতে পারি না এবং তিনিই আমার সাহায্যকারী। আমি বললাম, আপনি কি বলতেন না যে আমরা খুব শীঘ্রই কা বা ঘর তাওয়াফ করবো । তিনি বললেন, হাঁ। কিতু আমি কি তোমাকে এ বছরের কথা বলেছিলাম । তিনি বললেন, আমি বললাম, না। তিনি বললেন, তুমি অবশ্যই কা বা ঘরে যাবে এবং তা প্রদক্ষিণ করবে।

উমার (রা) বলেন, আমি আবু বাকরের নিকট গিয়ে বললাম, ইনি কি আল্লাহর সত্য নবী নন ? তিনি বলেন, নিশ্চয়ই। আমি বললাম, আমরা কি ন্যায় পথে ও আমাদের শক্ররা অন্যায় পথে নয় ? তিনি বলেন, নিশ্চয়ই। আমি বললাম, তাহলে কেন আমরা ধর্মের ব্যাপারে এত অপমান সহ্য করবো ? তিনি বলেন, হে উমার ! তিনি আল্লাহর রসূল এবং তিনি তাঁর প্রভুর অবাধ্য হতে পারেন না। তিনি অবশাই তাঁকে সাহায়্য করবেন। কাজেই তুমি তাঁর বিরোধিতা করো না। আল্লাহর কসম ! তিনি ন্যায় পথে আছেন। আমি বললাম, তিনি কি বলতেন না, আমরা শীঘ্রই কা'বা ঘরে যাবো এবং তা প্রদক্ষিণ করবো ? তিনি বলেন, হাঁ। কিন্তু তিনি কি তোমাকে এ বছরই যাবার কথা বলেছিলেন ? আমি বললাম, না। তিনি বলেন, তুমি অবশাই সেখানে যাবে ও কা'বা ঘর প্রদক্ষিণ করবে।

যুহরী বলেন উমার (রা) বললেন, আমি তাদেরকে যে অসংগত প্রশ্নগুলো করলাম তার প্রতিকার স্বরূপ অনেক ভালো কাজ করেছি। চুক্তিপত্র লেখা শেষ করে রস্পুল্লাহ (স) তাঁর সঙ্গীদেরকে বলেন, যাও, উঠ, পত কোরবানী করো এবং মাথা কামাও। রাবী বলেন, আল্লাহর কসম ! তাঁর তিনবার এরপ বলা সত্ত্বেও কেউ উঠল না। কাউকে উঠতে না দেখে তিনি উম্বে সালামা (রা)-এর নিকট গিয়ে তাঁর নিকট ব্যাপারটি বর্ণনা করলেন। উম্বে সালামা (রা) বলেন, হে আল্লাহর নবী ! যদি আপনি চান, তাহলে কাউকে কিছু না বলে নিজে উঠে গিয়ে নিজের কোরবানীর পত জবাই করন এবং ক্ষৌরকার ডেকে নিজের মাথা কামিয়ে নিন। তদনুযায়ী তিনি বাইরে গিয়ে কাউকে কিছু না বলে এরপ করলেন। তিনি কোরবানীর পত জবাই করলেন এবং ক্ষৌরকার ডেকে মাথা কামিয়ে ফেললেন। এই অবস্থা দেখে লোকেরা উঠে গিয়ে কোরাবানীর পত জবাই করে এবং নিজেদের মাথা কামায় এবং এই নিয়ে তাদের মধ্যে হড়োহড়ি পড়ে যায়। তারপর তাঁর নিকট কিছু সংখ্যক মুসলমান মহিলা আসলেন। এই সময় আল্লাহ তাআলা আয়াত অবতীর্ণ করেন ঃ

"হে মুমিনগণ ! তোমাদের নিকট কোন মুসলমান নারী হিজরত করে আসলে তাদেরকে পরীক্ষা করে নাও ---- তোমরা কাফের নারীদের সাথে দাম্পতা সম্পর্ক বহাল রেখ না।"—(সূরা মুমতাহানা ঃ ১০) পর্যন্ত। সে সময় উমার (রা) তার দুই মুশরিক স্ত্রীকে তালাক দেন। এদের একজনকে মুয়াবিয়া ইবনে আবু সুফিয়ান এবং অন্যজনকৈ সাফওয়ান ইবনে উমাইয়া বিয়ে করেন।

তারপর নবী (স) মদীনায় ফিরে আসেন। অতপর আবু বাসীর নামে কুরাইশ বংশের একজন মুসলমান তাঁর নিকট আসেন। কুরাইশরা তার সন্ধানে দু জন লোক পাঠায়। তারা বলে, আপনি আমাদের মধ্যে সম্পাদিত সন্ধির কথা স্বরণ করুন। তিনি তাকে লোক দুটির নিকট সোপর্দ করেন। তারা তাকে নিয়ে বের হলো এবং যুলহুলাইফা নামক স্থানে পৌছে তারা খেজুর খেতে লাগল। আবু বাসীর (রা) তাদের একজনকে বললেন, হে অমুক, আল্লাহর কসম! তোমার তরবারিটি বড়ই সুন্দর। সেই লোকটি নিজের কোষ হতে তরবারিটি বের করে বলল, হাঁ, আল্লাহর কসম! এটি একটি সুন্দর তরবারি এবং আমি তা কয়েকবার পরীক্ষা করেছি। আবু বাসীর বললেন, আমাকে একটু দেখাও, আমি তা দেখি। সে তাকে তরবারীটি দেয় এবং আবু বাসীর তার দ্বারা লোকটিকে আঘাত করে হত্যা করে এবং অপরজন পালিয়ে মদীনায় আসে এবং দৌড়াতে দৌড়াতে মসজিদে ঢুকে পড়ে। রস্লুল্লাহ (স) তাকে দেখে বললেন, একে ভীত মনে হচ্ছে। সে নবী (স)-এর কছে গিয়ে বলল, আল্লাহর কসম! আমার সঙ্গীকে হত্যা করা হয়েছে এবং আমাকেও হত্যা করা হতা (যদি সুযোগ পেতো)।

এমন সময় সেখানে আবু বাসীর উপস্থিত হলেন এবং বললেন. হে আল্লাহর নবী ! এ বিষয়ে আপনার কোন দায়িত্ব নেই। আপনি আমাকে কাফেরদের নিকট ফেরত দিয়েছেন। কিন্তু আল্লাহ আমাকে তাদের হাত হতে মুক্তি দিয়েছেন। এই কথা ডনে নবী (স) বললেন. তার মায়ের জন্য দুঃখ হয়। এখন তো যুদ্ধের আগুন জ্বলে উঠবে, যদি তার সমর্থক থাকত। এই কথা ডনে তিনি বুঝতে পারলেন, রস্লুল্লাহ (স) তাঁকে পুনরায় কাফেরদের নিকট ফেরত দিবেন। তাই তিনি রওয়ানা হয়ে সমুদ্র তীরে চলে গেলেন। রাবী বলেন, এদিকে আবু জানদাল ইবনে সুহাইল তাদের নিকট হতে পালিয়ে এসে আবু বাসীরের সঙ্গে মিলিত হন এবং কুরাইশদের নিকট হতে কোন মুসলমান পালিয়ে আসতে সক্ষম হলে তিনিও আবু বাসীরের সঙ্গে এসে মিলিত হলেন। অবশেষে তাদের একটি দল তৈরী হয়। আল্লাহর কসম ! যখন তারা শুনতো যে, সিরিয়ার দিকে কুরাইশদের কোন কাফেলা যাচ্ছে, তখন তারা তাদের উপর আক্রমণ করার অপক্ষায় ঘাপটি মেরে থাকতেন এবং সুয়োগ মত তাদেরকে হত্যা করে তাদের পণ্যনুব্য কেড়ে। নতেন।

অবস্থা বেগতিক দেখে কুরাইশরা নবী (স)-এর নিকট আল্লাহর শপথ ও আর্থায়তার শপথ দিয়ে কিছু সংখ্যক লোক পাঠাল যে, তিনি যেন আবু বাসীর ও তার লোকজনকে লুটতরাজ হতে বিরত রাখেন এবং তার নিকট কোন মুসলমান গেলে আর তাকে ফেরত দিতে হবে না।

অতএব নবী (স) তাদের ভেকে পাঠান এবং আল্লাহ তাআলা কুরআনের আয়াত অবতীর্ণ করেন ঃ "তিনি সেই মহান সন্তা যিনি মক্কা উপত্যকায় কাফেরদেরকে তোমাদের হাত হতে বিরত রেখেছেন তাদের উপর তোমাদের বিজয়ী করার পর---এবং তিনি জাহিলী যুগের অহমিকা।" – (সূরা ফাতহ ঃ ২৪-২৬) পর্যন্ত আয়াত পাঠ করেন। তাদের "জাহেলী যুগের অহমিকা" হলো ঃ তারা মুহামাদ (স)-কে আল্লাহর নবী হিসেবে এবং 'বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম' শক্টি গ্রহণ করেনি এবং তারা মুসলমান ও কা'বা ঘরের মধ্যে বাধাস্বরূপ হয়ে দাঁড়িয়েছিল। আয়েশা (রা) বলেন, রসূলুলাহ (স) মুসলমান মেয়েদেরকে পরীক্ষা করে নিত্তন এবং

আমরা অবগত হয়েছি, আল্লাহ তাআলা আয়াত অবতীর্ণ করলেন ঃ "মুসলমানরা যেন মুশরিক স্বামীদের পাওনা যা তারা নিজেদের হিজরতকারী মুসলিম স্ত্রীদের জন্য ব্যয় করেছে, তা ফেরত দেয়": তিনি (রসূল) মুসলমানদেরকে কাফের স্ত্রীদের তালাক দেয়ার আদেশ দেন। এ আদেশ অনুযায়ী উমার (রা) তার দু জন কাফের স্ত্রী কুরাইবা বিনতে আরু উমাইয়া ও জারওয়াল খুযাঈর কন্যাকে তালাক দেন। কুরাইবাকে মুয়াবিয়া এবং অন্যজনকৈ আবু জাহম বিয়ে করেন। কিন্তু কাফেররা মুসলমানদের খরচকৃত অর্থ আদায় করতে অস্বীকার করায়, আল্লাহ তাআলা আয়াত অবতীর্ণ করেন ঃ "যদি তোমাদের স্ত্রীদের মধ্যে কেন্ট কাফেরদের নিকট চলে যায়, এবং তোমাদের সুযোগ আসে -----" (সূরা ফাতহ ঃ ১১)। প্রতিদানটি হলো, কাফেরদের স্ত্রী যদি হিজরত করে মুসলমানদের নিকট চলে আসে, তাহলে তাদের প্রাপ্ত দেনমোহর ও অন্যান্য টাকা পয়স। ঐ সকল মুসলমানরা পাবে, যাদের স্ত্রী তাদেরকে ত্যাগ করে কাফেরদের নিকট চলে গেছে। আমরা এমন কোন হিজরতকারী মুসলিম রমণীকে জানি না যে জমান আনার পর তা বর্জন করেছে। আমরা আরও অবগত হয়েছি যে, আবু বাসীর ইবনে উসাইদ আস-সাকাফী (রা) মুসলমান হিসেবে নবী (স)-এর নিকট সন্ধিকালে হিজরত করে আসনলে আখনাস ইবনে শরীক নবী (স)-এর নিকট তাকে ফেরত চেয়ে পত্র লিখে।

১৬-অনুচ্ছেদ ঃ ঋণের সাথে সংশ্রিষ্ট শর্ত ইবনে উমার (রা) ও আতা (র) বলেন, কেউ কোন জিনিস নির্দিষ্ট মেয়াদের জন্য ধার দিলে তা বৈধ হবে।

٢٥٣٢ عَن آبِي هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللهِ انَّهُ ذَكَرَ رَجُلاً سَاَلَ بَعْضَ بَنِي اللهِ الل

২৫৩২. আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। বসূলুল্লাহে (স) একজন লোকের কথা উল্লেখ করে বললেন, সে জনৈক বনী ইসরাঈলের নিকট এক হাজার স্বর্ণমুদ্রা ধার চায়। সে তাকে তা একটি নির্দিষ্ট মেয়াদের জন্য ধার দেয়। ইবনে উমার (রা) ও মাতা (র) বলেন, ঋণের ব্যাপারে সময় নির্দিষ্ট করা জায়েয়:

১৭-অনুচ্ছেদ ঃ চুক্তিবদ্ধ গোলাম ও আল্লাহর কিতাবের পরিপন্থী শর্তাবলী সম্পর্কে। জাবের ইবনে আবদুল্লাহ (রা) চুক্তিবদ্ধ গোলাম সম্বন্ধে বলেছেন, তার ও মালিকের মধ্যে যে শর্তাবলী নির্ধারিত হয়েছে তা পালনীয়। ইবনে উমার অথবা উমার (রা) বলেছেন, আল্লাহর কিতাবের খেলাপ যে কোন শর্ত বাতিল, যদিও এরূপ একশ' শর্ত ধার্য করা হয়।

٢٥٣٣ عَن عَائِشَةَ قَالَتُ انَتَهَا بَرِيْرَةُ تَسَالُهَا فِي كَتَابَتِهَا فَقَالَتُ اِنْ شَئْتَ اَعُطَيْتُ اَهُلَكَ وَيَكُوْنُ الْوَلَاءِ لِي فَلَمًّا جَّاءَ رَسُوْلُ اللهِ لَا ذَكَرْتُهُ ذَلكَ قَالَ النَّبِيُّ الْمُعَلَّ الْمُنْ اللهِ عَلَى الْمُنْبِ الْبَارِ عَلَى الْمُنْبِ الْمُنْ اللهِ عَلَى الْمُنْبِ

فَقَالَ مَابَالُ اَقْوَامِ يَشْتَرِطُوْنَ لَيْسَتُ فِي كَتَابِ اللهِ مَنِ اشْتَرَطَ شَرَطًا لَيْسَ فِي كَتَابِ اللهِ مَنِ اشْتَرَطَ شَرَطًا لَيْسَ فِي كَتَابِ اللهِ فَلَيْسَ لَهُ وَانِ اشْتَرَطَ مِائَةَ شَرُطٍ .

২৫৩৩. আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, বারীরা তার চুক্তির টাকা আদায়ের ব্যাপারে আমার নিকট সাহায্যের জন্য আসল। তিনি বললেন, যদি তুমি চাও তাহলে আমি তোমার মালিককে তার পাওনা দিয়ে দিতে পারি, কিন্তু অভিভাবকত্বের হক আমার থাকবে। রসূলুল্লাহ (স) আসলে আমি তাঁর নিকট ব্যাপারটি বললাম। নবী (স) বললেন, তুমি তাকে কিনে আযাদ করে দাও। কেননা অভিভাবকত্ব আযাদকারীর হক। তারপর নবী (স) মিম্বরে দাঁড়িয়ে বললেন, লোকদের কি হয়েছে যে, তারা এমন সব শর্ত আরোপ করে যা আল্লাহর কিতাবের বিরোধী ? যে ব্যক্তি আল্লাহর কিতাবের খেলাপ শর্ত আরোপ করবে সে তা পাবে না, যদিও সে একশ' শর্ত আরোপ করে।

১৮-অনুচ্ছেদ ঃ যে ধরনের শর্ত আরোপ করা বৈধ ঃ যে স্বীকারোন্ডি থেকে রেহাই পাওয়া যায় এবং লোকদের মধ্যে সুপরিচিত শর্তাবলী। যখন কেউ বলে, অমুক লোক আমার নিকট দু' বা এক একশ' দিরহাম পাবে। ইবনে আওন ইবনে সীরীন (র) থেকে বর্ণনা করেছেন। একজন লোক তার ইজারাদারকে বলল, তুমি তোমার সওয়ারী প্রভুত রেখো। আমি যদি অমুক অমুক দিন তোমার সঙ্গে না যাই, তাহলে তোমাকে একশ' দিরহাম দেবো। কিন্তু সে সেদিন গেল না। সুরাইছ (র) বলেন, যদি কোন ব্যক্তি স্বেজায় নিজের উপর কোন শর্ত আরোপ করে, তাহলে তাকে তা পূরণ করতে হবে। আইয়ুব ইবনে সীরীন (র) থেকে বর্ণনা করেছেন। এক লোক কিছু শস্য বিক্রি করল এবং ক্রেতাকে বলল, আমি যদি বুধবার তোমার নিকট না আসি তাহলে আমাদের বেচাকেনা রদ হয়ে যাবে। তারপর সে সেদিন আসল না। সুরাইছ বিক্রতাকে বললেন, তুমি ওয়াদা ভংগ করেছ, এই বলে তিনি তার বিক্রছের রায় দিলেন।

٢٥٣٤ حَدَّثَنَا اَبُوْ الْيَمَانِ اَخْبَرَنَا شُعَيْبُ حَدَّثَنَا اَبُو الزِّنَادِ عَنِ الْاَعْرَجِ عَنُ اَبِيُ. هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللهِ عَنَّ قَالَ اِنَّ اللهِ تَسْعَةُ وَتِسْعِيْنَ اِسْمًا مَائَةُ الِاَّ وَاحِدًا مَنْ اَحْصَاهَا دَخَلَ الْجَنَّةَ -

২৫৩৪. আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ (স) বলেছেন, আল্লাহর নিরানকাই অর্থাৎ এক কম একশ'টি নাম আছে। যে ব্যক্তি তা (ঈমানের সাথে) আয়ত্ব করবে (এবং তদনুযায়ী আমল করবে) সে বেহেশতে যাবে।

১৯-অনুচ্ছেদ ঃ ওয়াক্ষের ব্যাপারে শর্ত আরোপ করা।

٣٥٣٥ عَنِ ابْنِ عُمَرَ انَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ اَصَابَ اَرْضًا بِخَيْبَرَ فَاتَى النَّبِيِّ اَسَتَمِرُهُ فَيْهَا فَقَالَ يَا رَسُولَ اللهِ : انِّي اَصَبْتُ اَرْضًا بِخَيْبَرَ لَمْ اُصبُ عَنْدَيُ مَنْهُ فَمَاتَامُرُبِهِ قَالَ انْ شَيْتَ حَبَسْتَ اَصْلَهَا وَتَصَدَّقَ مَالا قَطُّ اَنْفَسُ عِنْدِي مِنْهُ فَمَاتَامُرُبِهِ قَالَ انْ شَيْتَ حَبَسْتَ اَصْلَهَا وَتَصَدَّقَ

بِهَا فِيُ الفُقَرَاءِ وَفِي القُربَى وَفِي الرِّقَابِ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابِنِ السَّبِيلِ وَالضَّيفِ لاَ جُنَاحَ عَلَى مَن وَلِيَهَا أَن يَاكُلُ مِنِهَا بِالْمَعرُّوفِ وَيُطْعِمَ غَيرَ مُتَمَوَّلٍ قَالَ فَحَدَّثَتُ بِهِ أَبِنِ سِيرِينَ فَقَالَ غَيرَ مُتَاثِّلٍ مَالا \_

২৫৩৫. ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। উমার ইবনুল খান্তাব (রা) খায়বারে কিছু জমি পান। তিনি এই ব্যাপারে নবী (স)-এর নিকট পরামর্শের জন্য আসেন এবং বলেন, ইয়া রস্লাল্লাহ। আমি খায়বারে কিছু এমন সুন্দর জমি পেয়েছি, যেমন আমি ইতিপূর্বে কখনও পাইনি। আপনি এই ব্যাপারে আমাকে কি আদেশ দেন। তিনি বললেন, তুমি ইচ্ছা করলে তার মালিকানা, সংরক্ষিত রেখে তা থেকে প্রাপ্ত উৎপাদন সাদকা করতে পারো। তিনি (ইবনে উমার) বলেন, উমার (রা) এই শর্তে সাদকা করেন ঃ তা বিক্রি করা যাবে না তা দান করা যাবে না এবং তা উত্তরাধিকারসূত্রে বন্টিত হবে না। তা থেকে প্রাপ্ত উৎপাদন ফকীরদের, আত্মীয়দের, দাস মুক্তির ব্যাপারে, আল্লাহর রাহে, মুসাফিরদের ও মেহমানদের ব্যাপারে খরচ করা হবে। হাঁ, মুতাওয়াল্লীর জন্য নিয়ম অনুসারে নিজের খাওয়ার ব্যাপারে কোন বাধা থাকবে না, তবে তা থেকে সঞ্চয় করতে পারবে না । তারপর আমি অধন্তন রাবী ইবনে সীরীনের নিকট এই হাদীসটি বর্ণনা করলে, তিনি বলেন, আরও শর্ত রয়েছে। তাহলো মুতাওয়াল্লী সম্পদ সঞ্চয়ের মনোভাব রাখবে না।

#### অধ্যায়-৩১

# كتاب والوصيايا (अत्रिय़ात्वत वर्गना)

১-অনুচ্ছেদ ঃ ওসিয়াত। মহানবী (স)-এর বাণী ঃ "যে কোন ব্যক্তির ওসিয়াত তার নিকট দিখিত অবস্থায় প্রত্নুত থাকা উচিত।" মহান আপ্লাহ বলেছেন ঃ

كُتِبِ عَلَيكُم إذا حضر احدَكُم الْمُوتُ إِنْ تَعرك خَيْرَ نِ الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِئِينَ وَالْاَقْرَبِينَ بِالْمُعْرُوف ع حَقّا عَلَى الْمُتَّقَيْنَ ٥ فَمِنْ بِذَلَّهُ بِعِدَ مَاسِمِعَهُ فَانَمَا الشَّمَةُ عَلَى الْمُتَّقِيْنَ ٥ فَمِنْ بِذَلَهُ بِعِدَ مَاسِمِعَ فَانَما الشَّمَةُ عَلَى الْمُتَّقِينَ ٥ فَمِنْ خَافَ مِنْ مُوصِ اللّه عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ ا

"তোমাদের কারে! মৃত্যুকাল উপস্থিত হলে সে যদি ধন-সম্পদ রেখে যায়, তবে ন্যায়ানুগ প্রথামত তার পিতা-মাতা ও আত্মীয়স্বজনের জন্য ওসিয়াত করার বিধান তোমাদের দেয়া হল। মুব্তাকীদের জন্য তা আবশ্যক। কেউ যদি তা শোনার পর কোনরূপ পরিবর্তন সাধন করে, তাহলে এর গুনাহ পরিবর্তনকারীর উপর বর্তাবে। নিশ্যই আল্লাহ সর্বশ্রোতা ও সর্বজ্ঞাতা। যে ব্যক্তি ওসিয়াতকারীর কাছ থেকে পক্ষপাতিত্বের বা অন্যায়ের আশংকা করে, অতপর সে তাদের মধ্যে মীমাংসা করে দেয়, তবে তার উপর কোন গুনাহ বর্তাবে না। নিশ্যই আল্লাহ ক্ষমাশীল ও দয়াবান'।"—(সূরা আল বাকারাঃ ১৮০-১৮২)। 'জানকান' শব্দের অর্থ পক্ষপাতিত্ব। 'মৃতাজানিফ' শব্দের অর্থ পক্ষপাতিত্বারী।

٢٥٣٦ عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُّولَ اللّهِ فَلَ مَاحَقُّ امْرِي مُسْلِمٍ لَهُ شَيْءٌ يُوصِى فَيِه يَبِيْتُ لَيْلَتَيْنِ الأَ وَوَصِيْتُهُ مَكَتُوبَةُ عِنْدَهُ تَابَعَهُ مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنْ عَمْرٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيَ

২৫৩৬ আবদুলাহ ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। রস্লুলাহ (স) বলেছেন, যে মুসলমানের নিকট ওসিয়াতের উপযোগী অর্থ-সম্পদ রয়েছে, ওসিয়াতনামা তার নিকট লিখিত অবস্থায় থাকা ব্যতীত তার জন্য দু'রাত অতিবাহিত করা জায়েয় নয়।

٢٥٣٧ عَنْ عَمْرِو بُنِ الْحَارِثِ خَتَنِ رَسُولُ اللّهِ نَحَى جُويرِية بِنْتِ الْحَارِثِ قَالَ مَاتَرَكَ رَسُولُ اللّهِ عَنْدَ مَوْتِهِ دِرُهَمًا وَّلا دِينَارًا وَّلاعبدًا وَلاَ اَمَةً وَلاَ شَيئًا الاَّ بَعْلَتَهُ البَيضَاءُ وسلاَحُهُ وَارضًا جَعَلَهَاصَدَقَةً .

২৫৩৭. রস্লুল্লাহ (স)-এর শ্যালক অর্থাৎ জুওয়াইরা বিনতে হারিস (রা)-এর সহোদর ভাই আমর ইবনুল হারিস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রস্লুল্লাহ (স) তার মৃত্যুকালে

কোন রৌপ্য মুদ্রা, স্বর্ণ মুদ্রা, কোন দাস, কোন দাসী ও কোন দ্রব্যাদি রেখে যাননি, তাঁর একটি সাদা খন্টর, অন্ত ও একখণ্ড জমি যা তিনি সাদকা করেছিলেন।

٢٥٣٨ - عَنْ طَلَحَةَ بِنِ مُصَرِّفٍ قَالَ سَالَتُ عَبِدَ اللهِ بِنَ آبِي اَوِهَٰى هَلَ كَانَ النَّبِيِّ النَّبِيَ اوَصَٰى فَقَالَ كَانَ النَّبِيِّ النَّاسِ الوَصِيِّةُ أَو اُمْرُوا بِالوَصِيَّةِ قَالَ أوصى بِكَتَابِ الله ... بكتَابِ الله ...

২৫৩৮. তালহা ইবনে মুসাররিফ (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আবদুল্লাই ইবনে আবু আওফাকে জিজ্ঞেস করলাম, নবী (স) কি (মৃত্যুকালে) ওসিয়াত করেছিলেন। তিনি বলেন, না। আমি বললাম, তাহলে কিভাবে লোকদের উপর ওসিয়াত ফর্য হলো অথব। তাদেরকে ওসিয়াতের আদেশ দেয়া হলো। তিনি বলেন, নবী (স) আল্লাহর কিত্রে অনুযায়ী ওসিয়াত করার নির্দেশ করেছিলেন।

اَوْصَى الَيْهُ وَقَدْ كُنْتُ مُسْنِدَتَهُ الْي صَدْرِي اَوْ قَالَت حَجِرِي فَدَعَا بِالطَّسْت اَوْصَى الَيْهِ وَقَدْ كُنْتُ مُسْنِدَتَهُ الْي صَدْرِي اَوْ قَالَت حَجِرِي فَدَعَا بِالطَّسْت الْوَصَى الَيْهِ وَقَدْ كُنْتُ فَي حَجْرِي فَمَا شَعْرَتُ النَّهُ قَدْ مَاتَ فَمَتَى اَوْصَى الَيْهِ وَهُدَي الْكَهُ عَدْده وَهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ قَدْ مَاتَ فَمَتَى اَوْصَى الَيْهِ وَهُ وَهُ وَهُ وَالْحَالَ وَاللَّهُ اللَّهُ الللِهُ اللَّهُ الللللَّهُ ا

২-অনুচ্ছেদ ঃ ওয়ারিসদেরকে পরমুখাপেকী রেখে যাওয়ার চেয়ে ধনী রেখে যাওয়া উত্তম।

٢٥٤- عَنْ سَعُدِ ابْنِ ابِي وَقَاصِ قَالَ جَاءَ النَّبِيُّ عِنْ يَعُودُنِيْ وَاَنَا بِمَكَّةُ وَهُو يَكْرَهُ اَنْ يَمُوْتَ بِالأَرْضِ الْتِي هَاجِر مِنْهَا قَالَ يَرْحَمُ اللهُ ابْنَ عَفْراًء قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللهِ أُوصِي بَمَالِي كُلِّه قَالَ لاَ قُلْتُ فَالشَّطُرُ قَالَ لاَ قُلْتُ النَّكُ قَالَ عَاللَّتُ قَالَ عَاللَّكُ وَالنَّكُ وَالنَّكُ مَا اللَّهُ أَنْ تَدَعَهُمُ عَالَةً يَّتَكَفَّفُونَ عَاللَكُ وَالنَّكُ مَهُما انْفَقَتَ مِنْ نَفَقَةٍ فَانَّهَا صَدَقَةٌ حَتَّى اللَّقُمَةُ اللَّيْ اللهُ اللهِ اللهُ اَنْ يَرْفَعَكَ فَيَثَتَفِعَ بِكَ نَاسُ وَيُضَرَّبِكَ أَخَرُونَ لَا يَدِهُمُ عَالَةً اللهُ اَنْ يَرْفَعَكَ فَيَثَتَفِعَ بِكَ نَاسُ وَيُضَرَّبِكَ أَخَرُونَ اللهُ اَنْ يَرْفَعَكَ فَيَثَتَفِعَ بِكَ نَاسُ وَيُضَرَّبِكَ أَخَرُونَ لَا اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

২৫৪০. সা'দ ইবনে আবু ওয়াকাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি মকায় অসুস্থ থাকাকালীন নবী (স) আমাকে দেখতে আসলেন। সা'দ (রা) এমন জায়গায় মৃত্যুবরণ করতে অপছন্দ করতেন, যেখান হতে তিনি হিজরত করেছেন। তিনি বললেন, আল্লাহ ইবনে আফরার উপর রহম করুন। আমি বললাম, হে আল্লাহর রসূল! আমি কি আমার সব অর্থ-সম্পদ ওসিয়াত করবো। তিনি বললেন, না। আমি বললাম, এক-তৃতীয়াংশ। তিনি বললেন, এক-তৃতীয়াংশ করা যায় তবে এক-তৃতীয়াংশও অনেক। তোমা কর্তৃক তোমার ওয়ারিসগণকে সহায়-সম্পদহীন ও পরমুখাপেন্দী রেখে যাওয়ার চেয়ে ধনী রেখে যাওয়া উত্তম এবং তুমি সওয়াবের উদ্দেশ্যে যা খরচ করবে, তা সাদকা হিসেবে পরিগণিত হবে। এমনকি তোমার ব্লীর মুখে তুমি যে লোকমা তুলে দাও তাও সাদকার অন্তর্জুক। অতি শীঘ্র আল্লাহ তোমাকে উচ্চ মর্যাদা দান করবেন। তোমার শ্বারা কিছু সংখ্যক লোক উপকৃত ও কিছু সংখ্যক ক্ষতিগ্রন্ত হবে। সেসময় তার একটি মাত্র কন্যা সন্তান ছিল।

৩-অনুচ্ছেদ ঃ এক-তৃতীয়াংশ সম্পত্তিতে ওসিয়াত করা। হাসান বসরী (র) বলেন, বিশীর (অমুসলিম নাগরিক) জন্য এক-তৃতীয়াংশের বেলী ওসিয়াত জায়েব নয়। ইবনে আজ্বাস (রা) বলেন, নবী (স)-কে আল্লাহর নাযিশকৃত হুকুম মুতাবেক বিচার করার আদেশ দেয়া হয়েছিল। আল্লাহ তাআলা বলেছেন ঃ

## وَآنِ احكُم بَينَهُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ

"এবং তুমি আপ্লাহর নাযিলকৃত বিধানানুযায়ী তাদের বিচার নিম্পত্তি কর।" (সূরা আল মায়েদা ঃ ৪৯)

٢٥٤١ - عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ قَالَ لَوْ عَضَّ النَّاسُ الِي الرَّبْعِ لِإَنَّ رَسُولَ اللهِ قَالَ اللهِ قَالَ اللهِ قَالَ اللهِ قَالَ الثَّلْثُ وَالثَّلْثُ كَثْيِرُ أَوُ كَبِيْرُ -

২৫৪১. ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, যদি লোকেরা ওসিয়াতের ব্যাপারে এক-চতুর্থাংশ পর্যন্ত নেমে আসতো, তাহলে ধুব ভাল হতো। কেননা রস্পুল্লাহ (স) বলেছেন, এক-তৃতীয়াংশ এবং এক-তৃতীয়াংশও অনেক বেশী বা বড়।

٢٥٤٢ - عَنِ بْنِ سَعْدِ عَنِ آبِيهِ قَالَ وَشَعْتُ فَعَانَنِي النَّبِيُّ فَقُلْتُ يَارَسُوْلَ اللَّهِ أَدْعُ اللَّهَ يَرْفَعُكَ وَيَنْفَعُ بِكَ نَاسًا قُلْتُ اللَّهِ أَدْعُ اللَّهَ يَرْفَعُكَ وَيَنْفَعُ بِكَ نَاسًا قُلْتُ أُرْيِدُ أَنْ أُوْصِي وَانِّمَا لِي إِبْنَةُ قُلْتُ أُوصِي بِالنِّصْفِ قَالَ النِّصْفُ كَثِيرٌ قُلْتُ أُرْصِي بِالنِّصْفِ قَالَ النِّصْفُ كَثِيرٌ قُلْتُ فَاللَّثُ وَالنَّلُثُ كَثِيرٌ لَوْ كَبِيرٌ قَالَ فَآوْصَى النَّاسُ بِالتَّلْثِ وَجَازَ ذَلكَ لَهُمْ ـ

২৫৪২. সা'দ ইবনে আবু ওয়াক্কাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি অসুস্থ হরে পড়লে নবী (স) আমাকে দেখতে আসেন। আমি বললাম, ইয়া রস্লাল্লাহ। আপনি আমার জন্য আল্লাহর নিকট দোয়া করুন, তিনি যেন আমাকে পশ্চাতমুখী না করেন অর্থাৎ যেন মক্কায় না মরি। তিনি বলেন, খুব সম্ভব আল্লাহ তোমাকে উচ্চ মর্যাদা দান করবেন এবং তোমার দ্বারা কিছু লোক উপকৃত হবে। আমি বললাম, আমি ওসিয়াত করতে চাই এবং আমার একটি কন্যা সম্ভান রয়েছে। আমি আরো বললাম, আমি কি অর্ধেক সম্পত্তি ওসিয়াত করতে পারি ? তিনি বলেন, অর্ধেক অনেক। আমি বললাম, তাহলে এক-তৃতীয়াংশ ? তিনি বললেন, এক-তৃতীয়াংশ এবং এক-তৃতীয়াংশও অনেক বা বেশী। রাবী বলেন, লোকেরা এক-তৃতীয়াংশ ওসিয়াত করতে লাগল এবং তা তাদের জন্য জায়েয হয়ে গেল।

### 8-অনুচ্ছেদ ঃ ওসিয়াতকারীর ওসিয়াতকৃত ব্যক্তিকে বলা, তুমি আমার সন্তানের প্রতি লক্ষ্য রাখবে এবং অসিয়াতকৃত ব্যক্তির (ওসী) জন্য যে ধরনের দাবি জায়েয়।

٢٥٤٣ - عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيُّ ﷺ اَنَّهَا قَالَتْ كَانَ عُتْبَةً بْنُ اَبِي وَقَّاصٍ عَهِدَ اللَّهِ اَخْيَهِ سَعْد بْنِ اَبِي وَقَّاصٍ أَنَّ ابْنَ وَلِيْدَة زَمْعَة مِنِي فَاْقَبِضُهُ اللَّهِ فَقَامَ عَبْدُ بُنُ زَمْعَة الْكَيْ فَلْمَّا كَانَ عَامُ الْفَتْحِ اَخَذَهُ سَعُدُ فَقَالَ ابْنُ اَخِي قَدْ كَانَ عَهِدَ اللَّي فِيهِ فَقَامَ عَبْدُ بُنُ زَمْعَة فَقَالَ اللهِ وَلِدَ عَلَى فِرَاشِهِ فَتَسَاوَقًا اللّٰي رَسُولُ اللّٰهِ فَقَالَ اللهِ فَقَالَ اللهِ وَلَدَ عَلَى فِرَاشِهِ فَتَسَاوَقًا اللّٰي رَسُولُ اللّٰهِ فَقَالَ سَعُدُ يَارَسُولُ اللّٰهِ ابْنُ زَمْعَة اَخِي وَابْنُ وَلَيْكَ يَاعَبُدُ بُنُ زَمْعَة الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَلِلْعَاهِدِ وَلَيْكَةَ الْبَيْ وَقَالَ مَسُولُ اللهِ وَلِلْ عَلَي وَلِي عَلَي اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللهِ اللهِ وَلَكَ يَاعَبُدُ بُنُ زَمْعَةَ الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَلِلْعَاهِدِ وَلَيْكَ يَاعَبُدُ بُنُ زَمْعَةَ الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَلِلْعَاهِدِ الْكَهِ وَقَالَ رَسُولُ اللّٰهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

২৫৪৩. নবী (স)-এর স্ত্রী আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, উত্তরা ইবনে আবু ওয়াক্কাস তার ভাই সা'দ ইবনে আবু ওয়াক্কাসকে ওসিয়াত করেন যে, য়ামআর ক্রীতদাসীর গর্ভজাত ছেলেটি আমার ঔরষজাত। তাকে তুমি নিজের অধিকারে রাখবে। মক্কা বিজয়ের বছর সা'দ (রা) তাকে গ্রহণ করেন এবং বলেন, সে আমার ভাইয়ের ছেলে। তিনি আমাকে তাকে নেয়ার ওসিয়াত করে গেছেন। এই কথা শুনে আবদ ইবনে য়ামআ দাঁড়িয়ে বলেন, সে আমার ভাই ও আমার বাপের ক্রীতদাসীর ছেলে। সে তার বিছানায় জন্মছে। তারা দু'জন রস্পুল্লাহ (স)-এর নিকট আসলেন। সা'দ (রা) বললেন, ইয়া রস্পাল্লাহ ! সে আমার ভাইয়ের ছেলে। আমার ভাই তার সম্বন্ধে আমাকে ওসিয়াত করে গেছেন। আবদ ইবনে য়ামআ বলেন, সে আমার ভাই ও আমার বাপের ক্রীতদাসীর ছেলে। রস্পুল্লাহ (স) বললেন, হে আবদ ইবনে য়ামআ সে তোমারই প্রাপ্য। কেননা য়ার বিছানায় সন্তান জন্মছে সে-ই তার অধিকারী এবং যেনাকারীর জন্য পাথর (নিক্ষেপে মৃত্যুদন্ত)। তারপর তিনি (স) সাওদা বিনতে য়ামআকে বলেন, তুমি এই ছেলেটি হতে পর্দা কর। কেননা তিনি (স) তার মধ্যে উত্তবার সাদৃশ্য দেখতে পান। সেই ছেলেটি আল্লাহর সঙ্গে মিলিত হওয়ার (মৃত্যুর) পূর্ব পর্যন্ত কখনও তাকে (সাওদা) দেখেনি।

4-अनुष्णि श तागथछ याकि जात माथा षाता मून्नोड देनिए कतान छा तेथ गंग इता । के विक्र के विक्र

২৫৪৪. আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। এক ইহুদী একটি মেয়ের মাথা দুটি পাথরের মধ্যে রেখে থেতলে দেয়। মেয়েটিকে জিজেন করা হলো, তোমার সঙ্গে কে এরপ ব্যবহার করেছে? অমুকে কি, অমুকে কি? অবশেষে ইহুদীটির নাম নেয়া হলে সে মাথা দ্বারা ইঙ্গিত করে বলে, হাঁ। তাকে (ইহুদী) নিয়ে এসে জিজ্ঞাসাবাদ করা হলো, সে দোষ স্বীকার করল। নবী (স) আদেশ দিলেন এবং তদনুযায়ী তার মাথা পাথর দিয়ে থেতলে দেয়া হলো।

#### ৬-অনুচ্ছেদ ঃ উত্তরাধিকারীর জন্য ওসিয়াত জায়েয় নয়।

٣٥٤٥ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ كَانَ الْمَالُ الوَلَد وَكَانَتِ الْوَصِيَّةُ الْوَالدَيْنِ فَنَسَخَ اللهُ مِنْ ذَلِكَ مَا الْمُهُ مِنْ ذَلِكَ مَا الْمَدَّ وَجَعَلَ الْاَبَوَيْنِ الْكُلِّ وَاحِد اللهُ مِنْ ذَلِكَ مَا الْمَدُنُ وَالدَّيْنِ وَالْمَدُنُ وَالدَّيْنَ وَجَعَلَ الْمَرُأَةُ التَّمُنُ وَالرَّبُعَ وَالزَّوْجِ الشَّطُرَ وَالرَّبُعَ ـ مَا السَّدُسُ وَجَعَلَ الْمَرُأَةُ التَّمُنُ وَالرَّبُعَ وَالزَّوْجِ الشَّطُرَ وَالرَّبُعَ ـ

২৫৪৫ ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, (পূর্বকালে) ধন-সম্পদ, মৃতের সন্তান-সন্তুতির জন্য এবং ওসিয়াত পিতা-মাতার জন্য নির্ধারিত ছিল। আল্লাহ তাআলা তার মধ্যে যতটুকু ইচ্ছা মানসূথ (বাতিল) করেন। তিনি ছেলের অংশ মেয়ের তুলনায় দ্বিওণ করেন; পিতা-মাতা প্রত্যেকের জন্য এক-ষষ্ঠাংশ; স্ত্রীর জন্য (যদি সন্তান থাকে) এক-ততুর্থাংশ এবং স্বামীর জন্য (যদি সন্তান না থাকে) এক-চতুর্থাংশ এবং স্বামীর জন্য (যদি সন্তান না থাকে) এক-চতুর্থাংশ নির্ধারণ করেন।

### ৭-অনুচ্ছেদ ঃ মৃত্যুর সময় দানখায়রাত (সাদকা) করা।

۲۰٤٦ عَنْ اَبِي هُرِيْرَةَ قَالَ قَالَ رَجُلٌ النّبِيِّ عَارَسُولُ اللهِ اَيُّ الصَّدَةَ افْضَلُ قَالَ اَنْ تَصَدَّقَ وَاَنْتَ صَحِيْحٌ حَرِيْصُ تَامُلُ الْغَنِي وَتَخْشَى الْفَقْرَ وَلاَ افْضَلُ قَالَ اَنْ تَصَدَّقَ وَاَنْتَ صَحِيْحٌ حَرِيْصُ تَامُلُ الْغَنِي وَتَخْشَى الْفَقْرَ وَلاَ تُمْهِلُ حَتَّى اِذَا بِلَغَتِ الْحُلْقُومَ قُلْتَ لِفُلاَنٍ كَذَا وَلِفُلاَنٍ كَذَا وَقَدُ كَانَ لِفُلاَنٍ - تُمُهِلُ حَتَّى اِذَا بِلَغَتِ الْحُلْقُومَ قُلْتَ لِفُلاَنٍ كَذَا وَلِفُلاَنٍ كَذَا وَقَدُ كَانَ لِفُلاَنٍ - عَلَيْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ

৮-जनुत्वम १ प्रशान जाल्लारत वानी १ - أودين - भने के प्रशान जाल्लारत है प्रशान जाल्लारत वानी १ - जनुत्वम १ प्रशान के जाल्लार के जालि क আদায় ও ওসিয়াত কার্যকরী করার পর মৃতের সম্পত্তি ভাগ হঁবে।"(স্রা আন নিসা ঃ ১১) বর্ণিত আছে, শ্রায়হ, উমার ইবনে আবদুল আযীয, তাউস, আতা ও ইবনে উয়াইনাহ রোগগ্রন্ত ব্যক্তির ঋণের স্বীকারোক্তি জায়েয বলেছেন। হাসান বসরী বলেছেন, মানুষের দুনিয়ার শেষ দিনে ও আখেরাতের প্রথম দিনে (মৃত্যুর দিন) কৃত मान-चरातां निर्मात प्राची यथार्थ दित्मत अतिगिणि । देवतादीम ७ दाकाम वालाइन, যদি উত্তরাধিকারীকে (ঋণদাতা কর্তৃক) ঋণমুক্ত ঘোষণা করা হয়, তাহলে সে ঋণ মুক্ত হয়ে যাবে। রা'ফে ইবনে খাদীজ (রা) ওসিয়াত করেন যে, তার ব্রী ফাযারিয়ার সংসারের জ্বিনিসপত্রে অপর কেউ তার অংশীদার হবে না। হাসান বসরী বলেন, কেউ যদি তার ক্রীতদাসকে মরার সময় বলে, আমি তোমাকে আযাদ করে দিলাম, তবে তা জায়েয়। শা'বী বলেন, যদি কোন স্ত্রী তার মৃত্যুকালে বলে, আমার স্বামী আমার দেনমোহরের টাকা পরিশোধ করে দিয়েছেন এবং আমি তা গ্রহণ করেছি, তবে তার স্বীকারোক্তি জায়েয়। কোন কোন লোক বলে, রোগগ্রন্ত ব্যক্তির (ঋণের) স্বীকারোক্তি গ্রহণযোগ্য নয়। কেননা এতে উত্তরাধিকারীর মনে তার সম্বন্ধে কুধারণা সৃষ্টি হবে। তারপর তারা ইসতেহসান করে বলেছেন, রোগগন্ত ব্যক্তির আমানত, বিদাআ ও मुमात्रावा সম্বন্ধে श्रीकातां कि क्षाराय। नवी (স) वर्लाएन, कृथात्रभा হতে वाँका। কেননা কুধারণা ডাহা মিধ্যার শামিল। মুসলমানদের অর্থ আত্মসাত করা জায়েয নয়। কেননা নবী (স) বলেছেন, মুনাফিকের নিদর্শন এই যে, তার নিকট কিছু আমানত রাখা হলে সে তার খেয়ানত করে এবং আল্রাহ তাআলা বলেছেন ঃ

আল্লাহ তোমাদেরকে নির্দেশ দিচ্ছেন, আমানত তার প্রকৃত মালিকের নিকট প্রত্যপর্ণ করতে।"(সূরা আন নিসা ঃ ৫৮)। তিনি এ বিষয়ে উত্তরাধিকারী এবং উত্তরাধিকারী নয় তা নির্দিষ্ট করেননি। এই বিষয়ে আবদ্লাহ ইবনে আমর (রা) নবী (স) থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন।

٢٥٤٧ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ أَيَةُ الْلُنَافِقِّ ثَلَاثٌ اِذَا حَدَّثَ كَذَبَ وَإِذَا اؤُتُمِنَ خَانَ وَإِذَا وَعَدَ اَخْلَفَ \_

২৫৪৭. আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (স) বলেছেন, মুনাফিকের নিদর্শন তিনটি ঃ (১) যখন কথা বলে মিথ্যা বলে: (২) তার নিকট কিছু আমানত রাখা হলে তার খেয়ানত করে এবং (৩) সে প্রতিশ্রুতি দিলে তা ভঙ্গ করে।

ه- जन्म्हिन ३ जाङ्गारत वानी ३ من بُعد وَصيَّة يُوصى بِهَا اَودَين - "त्त्र या अभिग्नाठ करत ठा त्मिग्नात এवः अने भितिशार्थत भेत ।" – (निमा ६ ১১) - এत व्याच्या । कथिত আছে यে, नवी (म) अभिग्नार्धित भृतवं अन भितिशार्थत निर्तिण मिराहिन । انَّ اللّهَ يَامُرُكُم اَن تُودُو الإمانات الى اَهلَهَا ؟ اللّه يَامُرُكُم اَن تُودُو الإمانات الى اَهلَهَا ؟

"আল্লাহ তোমাদেরকে নির্দেশ দিছেন, আমানত তার যথার্থ মালিকের নিকট ফেরত দিতে।"—(সূরা আন নিসা ঃ ৫৮) এর ছারা বুঝা যার, নকল ওসিয়াতের পূর্বে আমানত আদায় করা জক্ররী। নবী (স) বলেছেন, আর্থিক সচ্ছলতা বজার রেখে দানখররাত করা উচিত। ইবনে আকাস (রা) বলেছেন, ক্রীতদাস তার মালিকের অনুমতি ব্যতীত যেন ওসিয়াত না করে। নবী (স) বলেছেন, ক্রীতদাস তার মালিকের সম্পদের হেকাযতকারী।

২৫৪৮. হাকীম ইবনে হিযায (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রস্লুল্লাহ (স)-এর নিকট কিছু চাইলে তিনি আমাকে তা দেন। তারপর আমি তাঁর নিকট আবার কিছু চাইলে তিনি আমাকে তা দেন। তারপর তিনি আমাকে বলেন, হে হাকীম ! এই সম্পদ মিটি ঘাসের মত (লোভনীয়)। যে বাক্তি তা বিনা লোভে নেবে, তাতে বরকত হবে এবং যে ব্যক্তি তা লোভ করে নেবে, তাতে বরকত হবে না এবং সে ঐ ব্যক্তির মত যে খেয়েও পরিতৃপ্ত হয় না। আর উপরের হাত নীচের হাতের তুলনায় উত্তম। হাকীম (রা) বলেন, আমি বললাম, ইয়া রস্লোল্লাহ ! সেই সন্তার কসম যিনি আপনাকে সতা সহকারে প্রেরণ করেছেন! আমি পৃথিবী ত্যাগ করার পূর্ব পর্যন্ত আপনি ব্যতীত আর কারে। নৈকট কিছু চাব না। আবু বাকর (রা) তাঁর খেলাফতকালে হাকীম (রা)-কে ডেকেছিলেন কিছু দেয়ার জন্য, কিন্তু তিনি তা নিতে অস্বীকার করলেন। তারপর উমার (রা) তাঁর শাসনামলে তাকে কিছু দেয়ার জন্য ডাকেন। কিন্তু তিনি তা নিতে অস্বীকার করেন। উমার (রা) বলেন, হে মুসলমানের দল! আমি হাকীমের নিকট আল্লাহ প্রদন্ত তার গনীমতের প্রাপ্য পেশ করছি। কিন্তু সে নিতে অস্বীকার করেছে। হাকীম তাঁর মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত নবী (স) ছাড়া আর কারো নিকট থেকে কিছু গ্রহণ করেননি।

٢٥٤٩ – عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﴿ يَقُولُ كُلُّكُمْ رَاعٍ وَمُسْتُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ وَالرَّجُلُ رَاعٍ فِي اَهْلِهٍ وَمَسْتُولُ عَنْ رَعِيَّتِهِ وَالرَّجُلُ رَاجٍ فِي اَهْلِهٍ وَمَسْتُولُ عَنْ

رَعِيَّتِهِ وَالْمَرْاَةُ فِي بَيْتِ زَوْجِهَا رَاعِيَّةٌ وَمَسْئُولَةٌ عَنْ رَعِيَّتِهَا وَالْخَادِمُ فِي مَالِ سَيِّدِهِ
رَاعٍ وَمُسَنُولٌ عَنْ رَّعِيَّتِهِ قَالَ وَحَسِبْتُ اَنْ قَدْ قَالَ وَالرَّجُلُ رَاعٍ فِي مَالِ اَبِيْهِ ــ

২৫৪৯. ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রস্লুল্লাহ (স)-কে বলতে শুনেছিঃ তোমাদের প্রত্যেকেই রক্ষক (বা রাখাল) এবং তোমাদের প্রত্যেককই তার অধীনস্তদের সম্বন্ধে জিজ্ঞেস করা হবে। নেতা একজন রক্ষক। তাকে তার অধীনস্তদের সম্বন্ধে জিজ্ঞেস করা হবে। পুরুষ তার পরিবারের লোকজনদের রক্ষক। তাকে তার অধীনস্তদের সম্বন্ধে জিজ্ঞেস করা হবে। স্ত্রী তার স্বামীর সংসারের রক্ষক। তাকে তার অধীনস্তদের সম্বন্ধে জিজ্ঞেস করা হবে। খাদেম তার মালিকের সম্পদের রক্ষক। তাকে সেস্বন্ধে জিজ্ঞেস করা হবে। খাদেম তার মালিকের সম্পদের রক্ষক। তাকে সেস্বন্ধে জিজ্ঞেস করা হবে। ইবনে উমার (রা) বলেন, আমার মনে হয় তিনি এও বলেছেন, ব্যক্তি তার বাপের সম্পদের রক্ষক।

১০-অনুচ্ছেদ ঃ নিজের আত্মীয়-স্বজনের জন্য ওয়াক্ষ ও ওসিয়াত করা। আত্মীয় কে? সাবেত (র) আনাস (রা) থেকে বর্ণনা করেছেন। নবী (স) আবু তালহা (রা)-কে বলেন, তুমি এই বাগানটি তোমার গরীব আত্মীয়দেরকে দিয়ে দাও। তিনি বাগানটি হাসসান (রা) ও উবাই ইবনে কা'বকে দিলেন। আনসারী বলেন, আমার পিতা আমার নিকট বর্ণনা করেছেন, তিনি সুমামা থেকে তিনি আনাস (রা) থেকে সাবেতের হাদীসের অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। তিনি (রসুল) আবু তালহা (রা)-কে বলেন, বাগানটি তোমার গরীব আত্মীয়দেরকে দিয়ে দাও। আনাস (রা) বলেন, তিনি হাস্সান ও উবাই ইবনে কা'ব (রা)-কে বাগানটি দিলেন এবং তারা উভয়ে আমার চেয়ে তার অধিক নিকটাত্মীয় ছিলেন। আবু তালহা (রা)-এর সঙ্গে হাস্সান ও উবাইর সম্বর্কটি হলো এরপ ঃ আবু তালহার নাম যায়েদ ইবনে সাহল ইবনুল আসওয়াদ ইবনে হারাম ইবনে আমর ইবনে যায়েদ মানাত ইবনে আদী ইবনে আমর ইবনে মালেক ইবনুন নাজ্জার এবং হাস্সানের বংশ পরিচয় হলো ঃ হাস্সান ইবনুল সাবেত ইবনুল মুন্যির ইবনে হারাম। তাঁরা তৃতীয় পুরুষ হারামে এসে মিলিত হন। যেমন হারাম ইবনে আমর ইবনে যায়েদ মানাত ইবনে আদী ইবনে আমর ইবনে মালেক ইবনুন নাজ্জার এবং হাস্সান তাঁর ষষ্ঠ পুরুষ আমর ইবনে মালেকের নিকট এসে আবু তালহা ও উবাইর সঙ্গে মিলিত হন এবং উবাইর বংশ পরিচয় হলো ঃ উবাই ইবনে কা'ব ইবনে কাইস ইবনে উবাইদ ইবনে যায়েদ ইবনে মুয়াবিআ ইবনে আমর ইবনে মালেক ইবনুন নাজ্জার। আমর ইবনে মালেক এসে হাসসান, আবু তালহা ও উবাই সবাই মিলিত হন। কেউ কেউ বলেন, কোন ব্যক্তি নিজের আত্মীয়-স্বজ্ঞনের জন্য ওসিয়াত করলে তা তাঁর মুসলমান বাপ-দাদার জন্যও প্রযোজ্য হবে।

. ٢٥٥٠ عَن أَنَسِ قَالَ قَالَ النّبِيِّ فَيَّ الْإِبِي طَلَحَةَ أَرَى أَن تَجعَلَهَا فِي الْاَقْرَبِينَ قَالَ أَبُو طَلَحَةَ فِي عَمّهِ وَقَالَ اللّهِ فَقَسَمَهَا أَبُو طَلَحَةَ فِي عَمّهِ وَقَالَ اللهِ فَقَسَمَهَا أَبُو طَلحَةَ فِي عَمّهِ وَقَالَ النّ عَبّاسِ لَمًّا نَزَلَت : وَأَنذِر عَشْيِرَتُكَ الاَقْرَبِينَ جَعَلَ النّبِيِّ يَيْ يُنَادِي يَابَنِي

فِهْرِ يَابَنِي عَدِيٍّ لِبُطُونِ قُرَيشٍ وَقَالَ آبُو هُرَيرَةَ لَمَّا نَزَلَت: وَآنَدْرِ عُشِيرَنَكَ الْأَقْرَبِينَ قَالَ النَّبِيِّ يَعِيْقِ يَا مَعشَرَ قُرَيشٍ \_

২৫৫০. আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (স) আবু তালহা (রা)-কে বলেন, আমি সুপারিশ করছি যে, তুমি তোমার বাগানটি আত্মীয়দেরকে দিয়ে দাও। আবু তালহা বলেন, আমি তাই করছি. হে আল্লাহর রসূল ! আবু তালহা বাগানটি তাঁর আত্মীয় ও চাচাত ভাইদের মধ্যে বন্দন করে দিলেন। ইবনে আক্রাস (রা) বলেন, কুরআনের আয়াত : وَأَنَـذَرُ عِشْيَرُنَـكَ الْأَقْرَبِينَ "(হে মুহাম্মাদ) তোমার নিকট্ত্মীয়দেরকে ভয় দেখাও। (সূরা ভ্র্মারা ঃ ২১৪) অবতীর্ণ হলে নবী (স) কুরাইশ সম্প্রদায়ের বড় বড় উপ-গোত্রকে আহবান করে বলেন, ওহে বনু ফিহর, ওহে বনু আদী । আবু হুরাইরা (রা) বলেন, কুরআনের আয়াত ؛ وَأَنـذَرُ عَشْيِرُنَكَ الْأَقْرَبِينَ (হে মুহাম্মাদ !) তোমার নিকটা্থীয়দেরকে ভয় দেখাও" অবতীর্ণ হলে নবী (স) বলেন, ওহে কুরাইশ সম্প্রদায়।

১১-অনুচ্ছেদ ঃ স্ত্রীলোক ও সন্তান আত্মীয়-স্বজনের অন্তর্ভুক্ত কি না (ওসিয়াতের ক্ষেত্রে) ?

٢٥٥١ - عَن هُريَرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ حَيْ اَنزَلَ اللهُ عَزُ وَجَلً : وَاَنذِرِ عَشِيرَتَكَ القَرَبِينَ قَالَ يَا مَعْشَرَ قُرَيش أَو كَلَمَةً نَحُوهَا اِشْتَرُوا اَنفُسَكُم لا عَشَيرَتَكَ القَرَبِينَ قَالَ يَا مَعْشَرَ قُرَيش أَو كَلَمَةً نَحُوهَا اِشْتَرُوا اَنفُسَكُم لا أُغنِى عَنكُم مِنَ اللهِ شَيئًا يَا عَبْ عَبْد مَنَافٍ لاَ أُغنِى عَنكم مِنَ اللهِ شَيئًا يَا عَبْاسُ بِنُ عَبْد المُطَلِّلِ لاَ أُغنِى عَنكَ مِنَ اللهِ شَيئًا وَيَاصَفِيَّةً عَمَّةً رَسُولِ اللهِ لاَ أُغني عَنك مِنَ اللهِ شَيئًا وَيَا فَاطْمَةُ بِنتَ مُحَمَّد سِلْيَنِي مَا شَبْتِ مِن مَالِي لاَ أُغنى عَنك مِنَ الله شَيئًا -

২৫৫১. আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (স) কুরআনের আয়াতঃ (হে মুহামাদ!) তুমি তোমার নিকটাজীয়দের ভয় দেখাও" অবতীর্ণ হলে দাঁড়িয়ে যান এবং বলেন, হে কুরাইশ সম্প্রদায় ! কিবা অনুরূপ কোন শব্দ, তোমরা নিজেদেরকে আল্লাহর আধাব হতে বাঁচাও। আমি আল্লাহর নিকট তোমাদের জন্য কিছু করতে পারব না। হে বনু আবদে মানাফ! আমি তোমাদের জন্য আল্লাহর নিকট কিছুই করতে পারব না। হে আব্বাস ইবনে আবদুল মুত্তালিব! আমি আপনার জন্য আল্লাহর নিকট কিছুই করতে পারব না। হে বসূলের ফুফু সফিয়্যা! আমি আপনার জন্য আল্লাহর নিকট কিছুই করতে পারব না। হে ফাতেমা বিনতে মুহামাদ! তুমি আমার মাল থেকে যা ইচ্ছা চেয়ে নাও। কিন্তু আমি আল্লাহর নিকট তোমার জন্য কিছুই করতে পারব

১২-অনুদ্দেদ ঃ ওয়াক্ককারী কি তাঁর ওয়াক্ক দারা উপকৃত হতে পারে ? উমার (রা) তাঁর ওয়াক্ক সম্পর্কে শর্ত আরোপ করেছিলেন যে, মুডাওয়াল্লীর জন্য তা হতে কিছু খেতে বাধা নেই। ওয়াক্ককারী বা অপর কেউ মুডাওয়াল্লী নিযুক্ত হতে পারে। কোন ব্যক্তি নিজের কোরবানীর পশু কিংবা মানতের দারা অপরের মত উপকৃত হতে পারে, কোনরূপ শর্ত আরোপ না করলেও।

٢٥٥٢ عَنْ اَنَسِ اَنَّ النَّبِيِّ عَنَ رَأَى رَجُلاً يُسُوُقُ بُدُنَةً فَقَالَ لَهُ إَرْكَبُهَا فَقَالَ لَقَالَ لَقَالَ لَهُ إِرْكَبُهَا فَقَالَ لَهُ إِرْكَبُهَا وَيُلَكَ اَوْ وَيُحَكَ . يَا رَسُولُ اللهِ إِنَّهَا بُدَنَةٌ قَالَ فِي الثَّالِثَةِ أَوِ الرَّابِعَةِ إِرْكَبُهَا وَيُلَكَ اَوْ وَيُحَكَ .

২৫৫২, আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (স) এক ব্যক্তিকে কোরবানীর পণ্ড তাড়িয়ে নিয়ে যেতে দেখে বললেন, এর উপর সওয়ার হও। সে বলল, ইয়া রসূলাল্লাহ ! এতো কোরবানীর পণ্ড। তিনি তৃতীয়বার কিংবা চতুর্থবার বললেন, হে নির্বোধ ! তাঁর উপর সওয়ার হও।

- ٢٥٥٢ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﴿ رَأَى رَجُلاً يَسُوقُ بَدَنَةً فَقَالَ اللهِ ﴿ رَأَى رَجُلاً يَسُوقُ بَدَنَةً فَقَالَ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ

১৩-অনুচ্ছেদ ঃ কোন ব্যক্তি ওয়াক্ষের ঘোষণা দিলে তা জায়েয, এমনকি তাও (প্রাপকের নিকট) হন্তান্তরের পূর্বে হলেও। কেননা উমার (রা) ওয়াক্ষ করার পর বলেন, মৃতাওয়াল্লীর জন্য তা হতে খেতে বাধা নেই এবং তিনি স্বয়ং তার মৃতাওয়াল্লী হবেন না অন্যজ্ঞন হবে তা ঠিক করেননি। নবী (স) আবু তালহা (রা)-কে বলেন, আমার পরামর্শ এই যে, বাগানটি তোমার আজীয়দেরকে দিয়ে দাও। তিনি বলেন, আমি তাই করব এবং তিনি তার আজীয় ও চাচাত ভাইদের মধ্যে তা বন্টন করে দিলেন।

১৪-অনুচ্ছেদ ঃ যখন কেউ বলে; আমার ঘরটি আল্লাহর জন্য সাদকা করলাম এবং ফকীর কিংবা অন্য কারো কথা উল্লেখ করল না, তাহলে তা জায়েয এবং তা সে আত্মীয়কে কিংবা যেখানে ইছা দান করবে। আবু তালহা (রা) বললেন, আমার সবচেয়ে প্রিয় সম্পদ হলো, বিরে হাআর বাগানটি এবং আমি তা আল্লাহর রাহে সাদকা করলাম এবং নবী (স) তা জায়েয সাব্যস্ত করেন। কেউ কেউ বলেন, এরপ ওয়াক্ফ জায়েয নয়, যতক্ষণ না কারো জন্য দান করা হলো তা নির্দিষ্ট করবে। কিন্তু প্রথম উক্তিই সর্বাধিক সহীহ।

১৫-অনুন্দেদ ঃ যখন কেউ বলল, আমার এই জমিটি কিংবা বাগানটি আমার মায়ের তরক হতে সাদকা করলাম, তবে তা জায়েয। যদিও সে তা কারো জন্য নির্দিষ্ট না করে।

১৬-অনুচ্ছেদ ঃ কেউ যদি তার আংশিক সম্পদ কিংবা কতিপন্ন গোলাম অথবা কিছু জানোয়ার সাদকা বা ওয়াকৃষ্ক করে তবে, তা জান্নেয়।

٥٥٥٠ – عَنْ كَعبِ بْنِ مَالِكِ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللَّهِ اِنَّ مِنْ تَوْبَتِي اَنْ اَنْخَلِعَ مِنْ مَالِيُّ صَدَقَةً اِلَى اللَّهِ وَ اللَّي رَسُوْلِهِ ﷺ قَالَ اَمْسَكُ عَلَيْكَ بَعْضَ مَالِكَ فَهُنَ خَيْرًاكُ قُلْتُ فَانِيْ اُمْسِكُ سَهُمِي اللَّذِيْ بِخَيْبَرَ ـ

২৫৫৫. কা'ব ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি বললাম, ইয়া রসূলাল্লাহ ! আমার তওবা কবুলের শুকরিয়া হিসেবে আমার সমস্ত সম্পদ আল্লাহ ও তাঁর রসূলের নামে সাদকা করে দিতে চাই। তিনি বলেন, কিছু মাল নিজের জন্য রেখে দাও। এটা তোমার জন্য ভাল হবে। আমি বললাম, তাহলে আমার খায়বারের অংশটি নিজের জন্য রেখে দিলাম।

১৭-অনুচ্ছেদ ঃ কোন ব্যক্তি দান করার জন্য তাঁর প্রতিনিধির নিকট কিছু দিল, তাঁরপর প্রতিনিধি সেটি তাকে কেরত দিল। আনাস (রা) বলেন, কুরআনের আয়াত ঃ "তোমরা কল্যাণ পেতে পারো না, যতক্রণ না তোমার্দের প্রিয় বন্ধু আল্লাহর রাহে খরচ করছ" অবতীর্ণ হলে আরু তালহা (রা) রস্পুল্লাহ (স)-এর নিকট এসে বলেন, ইয়া রস্পাল্লাহ ! প্রাচুর্যময় মহিমায়য় আল্লাহ তাঁর কিতাবে বলছেন تَحبُونَ مَا تُحبُونَ "তোমরা কল্যাণ পেতে পারো না ষত্ক্রণ না তোমাদের প্রিয় বন্ধু আল্লাহর রাহে খরচ করছ।" আমার সবচেরে প্রিয় সম্পদ হলো বিরে হাআ-র বাগানটি। আনাস (রা) বলেন, তা এমন একটি বাগান ছিল, যেখানে রস্পুল্লাহ (স) গিরে তাঁর ছায়ায় বসতেন ও তাঁর কূপের পানি পান করতেন। আরু তালহা (রা) বলেন, এটা

আল্লাহ ও তাঁর রস্লের জন্য উৎসর্গীকৃত এবং আমি এর সওয়াব একমাত্র আখোরতে চাই। হে আল্লাহর রাস্ল ! আপনি আল্লাহর ইচ্ছান্যায়ী যেখানে মর্জি তা বয়য় করন। রস্লুল্লাহ (স) বলেন, ধন্যবাদ। হে আবু তালহা, এটা তো লাভজনক মাল। আমি তোমার নিকট থেকে তা কবুল করলাম এবং তোমাকে তা কেরত দিলাম। অতএব তুমি তা তোমার আজীরদেরকে দান কর। আবু তালহা (রা) তা তাঁর আজীরদের মধ্যে সাদকা করলেন। আনাস (রা) বলেন, তাদের মধ্যে উবাই ও হাস্সান (রা)-ও ছিলেন। তিনি বলেন, হাস্সান (রা) তাঁর অংশ মুআবিয়া (রা)-এর নিকট বিক্রিকরেন। তাঁকে বলা হল তুমি আবু তালহার সাদকাকৃত সম্পত্তি বিক্রিকরহ ? তিনি জবাবে বলেন, আমি এক সা' খেজুর এক সা' দিরহামের বিনিময়ে কেন বিক্রিকরবোনা ? আনাস (রা) বলেন, বাগানটি মুয়াবিআ (রা)-এর তৈরীকৃত বনু জাদীলার প্রসাদের আঙ্গিনায় অবস্থিত ছিল।

১৮-অনুচ্ছেদ ঃ মহান আল্লাহর বাণী ঃ

وَاذَ حَضَرَ القسمَةَ أُولُو القُربى وَاليَتمى وَالمَسَاكِينَ فَارِزُقُوهُم مِنهُ "মীরাসের মাল বউনের সময়, আজীয়, ইয়াতীম ও অভাবগ্রন্ত লোক উপস্থিত, থাকলে তাদেরকেও তা হতে কিছু দিও।" (সূরা আন নিসা ঃ ৮)।

২৫৫৬. ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, কিছু লোকদের ধারণা, এই আয়াতটি মানসৃধ হয়ে গেছে। কিন্তু আল্লাহর কসম ! তা মানসৃধ হয়নি। বরং লোকেরা তাঁর ওপর আমল করতে অবহেলা করছে। আত্মীয় দুই শ্রেণীর। এক শ্রেণীর হলো উব্রাধিকারী এবং এদেরকে (রিযিক) দেয়ার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। আর দ্বিতীয় শ্রেণী হলো, যারা উব্রাধিকারী নয় এবং এদেরকে নরমভাবে বলতে হবে, তোমাদের কিছু দেয়ার ক্ষমতা আমার নেই।

১৯-অনুচ্ছেদ ঃ আকস্মিকভাবে মৃত ব্যক্তির পক্ষ হতে সাদকা করা এবং মৃত ব্যক্তির তরক হতে মানত আদায় করা মৃত্তাহাব।

٢٥٥٧– عَن عَائِشَةَ اَنَّ رَجُلاً قَالَ لِلنَّبِيِّ ﷺ اِنَّ اُقَتَٰتِكَ نَفْسَهَا وَاُرَاهَا لَوَ تَكَلِّمَت تَصَدَّقَت اَفَأَتَصَدَّقُ عَنهَا قَالَ نَعَم تَصَدُّق عَنهاً ـ

২৫৫৭. আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। এক ব্যক্তি নবী (স)-কে বলল, আমার মা অকস্মাৎ মারা যান। আমার মনে হয় যদি তিনি কথা বলার সুযোগ পেতেন, তাহলে সাদকা দিতেন। আমি কি তাঁর পক্ষ হতে সাদকা দিতে পারি। তিনি বলেন ঃ হাঁ, তুমি তাঁর পক্ষ হতে দান-খ্যারাত কর। ٢٥٥٨ - عَن ابْنِ عَبَّاسِ اَنَّ سَعْدَ بْنَ عُبَادَةَ اِسْتَقْتَى رَسَوْلَ اللهِ عَقَالَ اللهِ عَنْهَا ـ اللهِ عَنْهَا ـ اللهِ عَنْهَا ـ اللهِ عَنْهَا ـ اللهِ عَنْهَا عَلَى اللهِ عَنْهَا عَنْ عَنْهَا عَنْهَا عَنْهَا عَنْ عَنْهَا عَنْهَا عَنْهَا عَنْهَا عَلْهَا عَلْهَا عَنْهَا عَنْ عَلَالْعُلْهَا عَنْهَا عَنْهَا عَنْهَا عَلَالَعْمُ عَلَاهُ عَنْهَا عَنْهَا عَنْهَاع

২৫৫৮. ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। সা'দ ইবনে উবাদাহ (রা) রস্পুলাহ (স)-এর নিকট ফতোয়া প্রার্থনা করে বলেন, আমার মা মানত রেখে মারা গেছেন। রস্প (স) বলেন, তুমি তার পক্ষ হতে তা আদায় করে দাও।

২০-অনুচ্ছেদ ঃ ওয়াক্ফ, সাদকা এবং ওসিয়াতের অনুকৃলে সাকী রাখা।

٣٥٥٠ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ سَعُد بُنِ عُبَادَةَ أَخَا بَنِي سَبَاعِدَةَ تُوفِّيَتُ أُمَّهُ وَهُلُو عَائِبٍ غَنْهَا فَهَلْ غَائِبٍ غَنْهَا فَهَلْ غَائِبٍ فَأَتَى النَّبِي صَّحَ فَقَالَ يَارَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أُمِّي تُوفِّيَتُ وَانَا غَائِبٍ عَنْهَا فَهَلْ يَنْفُعُهَا شَيْ إِنْ تَصَلَّقُتُ بِهِ عَنْهَا قَالَ نَعَمْ قَالَ فَائِبِي أُشْهِدِكِ أَنَّ حَائِظِي يَنْفَعُهَا شَيْ إِنْ تَصَلَّقُتُ بِهِ عَنْهَا قَالَ نَعَمْ قَالَ فَانِّي أُشْهِدِكِ أَنَّ حَائِظِي الْمَخَرَافَ صَنَفَةَ عَلَيْهَا .

২৫৫৯. ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। বনু সাইদার সঙ্গে ভ্রাতৃত্ব বন্ধনে আবদ্ধ সা দ (রা) ইবনে উবাদাহ (রা)-র মা তাঁর অনুপস্থিতিতে মারা যান। তিনি নবী (স)-এর নিকট এসে বললেন, হে আল্লাহর রসূল ! আমার মা আমার অনুপস্থিতিতে মারা গেছেন। আমি যদি তাঁর পক্ষ হতে সাদকা করি, তা কি তাঁর কোন উপকারে আসবে ? তিনি বলেন, হাঁ। সা দ (রা) বলেন, তাহলে আপনি সাক্ষী থাকুন, আমার মাখরাফ বাগানটি তাঁর উদ্দেশ্যে সাদকা করলাম।

### ২১-অনুচ্ছেদ ঃ মহান আল্লাহর বাণী ঃ

وَاتُو اليَتمى أَمَوَالَهُم وَلاَ تَتَبَدَّلُوا الخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ مَ وَلاَ تَاكُلُوا أَمِوَالَهُم اللهَ تَاكُلُوا أَمِوَالَهُم الِي أَمَوَالِكُم مَ أَنَّهُ كَانَ حُويًا كَبِيرًا وَانِ خِفتُم الاَّ تُقسِطُوا فَى اليَتمى فَانكَحُوا مَاطَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاء ــ

"ইয়াতীমদেরকে তাদের অর্থসম্পদ দিয়ে দাও; ভাল মালের সাথে খারাপ মাল বিনিময় করো না এবং তাদের সম্পদ নিজেদের সম্পদের সকে মিলিয়ে খেও না। নিকয়ই তা তনাহর কাজ। যদি তোময়া ইয়াতীমদের সয়য়ে ইনসাফ করতে ভয় পাও, তাহলে তোময়া নিজেদের পছলমত মেয়ে বিয়ে করো।" (স্রা আন নিসা ঃ ২-৩) عُنُ عُرُوةٌ بُنُ الرّبيرِ يُحَدِّثُ سَالٌ عَائشَةَ وَانْ خَفْتُمْ اَنْ لا تُقْسطُوا فَيُ الْيَتَامَٰى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النّسَاءِ قَالَ هِيَ الْيَتَيْمَةُ فِي حَجْرِ وَلَيْهَا فِيرُيْدُ اَنْ يَتَرَوَّجُهَا بِأَدْنَى مِنْ سَنّةٌ نِسَائِهَا وَيُرِيدُ اَنْ يَتَرَوَّجُهَا بِأَدْنَى مِنْ سَنّة نِسَائِهَا فَيُرِيدُ أَنْ يَتَرَوَّجُهَا إِلَا الصَدَاقِ وَأُمِرُوا بِنِكَاحٍ مَنْ فَيْ الْكَالِ الصَدَاقِ وَأُمِرُوا بِنِكَاحٍ مَنْ

سُواهُنُّ مِنَ النِّسَاءِ قَالَتُ عَائِشَةُ ثُمَّ اِسْتَقْتَى النَّاسُ رَسُولَ اللهِ عَالَٰثَ بَعْدُ فَالْثَلُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ : وَيَسْتَقْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ قُلِ الله يُقْتِيكُم فِيهُنَّ قَالَتُ فَبَيْنَ الله عَيْ هَذِهِ أَنَّ الْيَتِيمَةَ اذَا كَانَتُ ذَاتَ جَمَالٍ وَمَالٍ رَغِبُوا فَي نِكَاحِهَا وَلَمْ يُلْحِقُوهَا سِئُنَّتُهَا بِإِكْمَالِ الصَّدَاقِ فَاذَا كَانَتُ مَرْغُوبَةً عَنْهَا في قَلَّة الْمَالِ وَلَمْ يُلُحِقُوهَا سِئُنَّتُهَا بِإِكْمَالِ الصَّدَاقِ فَاذَا كَانَتُ مَرْغُوبَةً عَنْهَا في قَلَّة الْمَالِ وَلَمْ يَلْمُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ وَلَيْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ وَمَالِ المَالِ الصَّدَاقِ فَاذَا كَانَتُ مَرْغُوبَةً عَنْهَا في قَلَة الْمَالِ وَالْجَمَالُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ وَلَيْهَا اللهُ اللهُ اللهُ وَالْمَالُ اللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ اللهُو

২৫৬০. উরওয়াহ ইবনে যুবাইর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি আয়েশা (রা)-কে জিজ্ঞেস وان خفتُم ألاَّ تُقسطُوا في اليَتمي فَانكحُوا مَاطَابَ لَكُم مِنَ النَّسَاء ، कत्रालन : "তোমরা যদি ইয়াতীমদের ব্যাপারে ইনসাফ করতে ভয় পাও, তাহলে তোমাদের পছন্দমত মেয়ে বিয়ে করো :"(সুরা নিসা ঃ ৩) আয়াতটির অর্থ কি ? আয়েশা (রা) বলেন, মাঝে মধ্যে অভিভাবক তাঁর অধীনন্ত সন্দরী ও অর্থশালী ইয়াতীম মেয়ের প্রতি আকষ্ট হয়ে তাকে উপযুক্ত মোহরের চাইতে অল্প দেনমোহরের বিনিময় বিয়ে করতে চায়। তাকে ইনসাফ ভিত্তিক পূর্ণ দেনমোহর ব্যতীত বিয়ে করতে অভিভাবককে নিষেধ করা হয়েছে অন্যথায় তাদেরকে অন্য মেয়েদেরকে বিয়ে করতে নির্দেশ দেয়া হয়েছে। আয়েশা (রা) বলেন তারপর লোকেরা রসূলুল্লাহ (স)-এর নিকট ফতোয়া জিজ্ঞেস করলে আল্লাহ তাআলা وَيُستَعْتُونَكَ فَي النَّسَاءَقُل اللَّه يُفتيكُم فيهنَّ । निस्नाङ आग्नां नायिन करतन "লোকেরা তোমার নিকট মেয়েদের সম্বন্ধে ফতোয়া চাচ্ছে। তুমি বলে দাও, আল্লাহ তোমাদেরকে তাদের সম্বন্ধে ফতোয়া দিচ্ছেন।"(সুরা আন নিসা ঃ ১২৭)। আল্লাহ তাআলা এই আয়াতে বর্ণনা করেছেন ঃ ইয়াতীম মেয়ে সুন্দরী ও অর্থশালী হলে, তাঁরা তাকে বিয়ে করতে আগ্রহী হয় এবং তাঁর বংশ মর্যাদা অনুযায়ী পূর্ণ দেনমোহর প্রদান করে না। কিন্তু সে গরীব ও সুন্দরী না হলে, তাদের প্রতি আকৃষ্ট না ইয়ে, তাঁরা অন্য মেয়ে তালাশ করে। আয়েশা (রা) বলেন, যেমন সে অনাকর্ষণীয় ইওয়ার দরুন তাদেরকে ত্যাগ করে তেমনি আকর্ষণীয় হওয়ার দরুন তাদেরকে ইনসাফভিত্তিক পূর্ণ দেনমোহর ও অধিকার প্রদান করা ব্যতীত তাঁরা তাকে বিয়ে করতে পারবে না।

#### ২২-অনুচ্ছেদ ঃ মহান আল্লাহর বাণী ঃ

وَابْتَلُوا اليَتَامِي حَتِّى اِذَا بَلَغُوا النَكَاحَ فَانِ أُنسَتُم مِنهُم رُشدًا فَادفَعُوا الِيهِم اَموالَهُم وَلاَ تَأكُلُوهَا اسرَافًا وَبِدَارًا أَن يَكبُرُوا وَمَن كَانَ غَنيًا فَليَستَعفف وَمَن كَانَ فَقيرًا فَليَستَعفف وَمَن كَانَ فَقيرًا فَليَستَعفوف وَمَن كَانَ فَقيرًا فَليَاكُل بِالمَعرُوفِ فَاذَا دَفَعتُم الَيهِم أَموا لَهُم فَاشهِدُوا علَيهِم وَكَفى بِاللهِ حَسِيبًا وللرَّجَالِ نصيب ممَّا تَرَكَ الوَالدَانِ وَالاَقرَبُونَ وَ لِلنَساء نصيب ممَّا تَركَ الوَالدَانِ وَالاَقرَبُونَ وَ لِلنَساء نصيب ممَّا قَل مِنهُ أَو كَثَر نصيبًا مَفرُوضًا ـ

"তোমরা ইয়াতীমদেরকে বিবাহযোগ্য না হওয়া পর্যন্ত যাচাই কর এবং তাদের মধ্যে বৃদ্ধির উন্মেষ হয়েছে বলে মনে করলে তাদের অর্থ-সম্পদ তাদেরকে কেরত দাও। আর তাদের বড় হয়ে যাওয়ার ভয়ে তোমরা তাদের অর্থ-সম্পদ তাড়াতাড়ি অন্যায়ভাবে খেয়ে কেল না। ধনী ব্যক্তি (অভিভাবক) যেন ইয়াতীমের মাল খাওয়া হতে বিরত থাকে এবং গরীব (অভিভাবক) সংগত পরিমাণ খেতে পারবে। তাদের অর্থ-সম্পদ কেরত দেয়ার সময় তোমরা সাক্ষী রাখবে। আল্লাহ হিসেব নেয়ার জন্য যথেই। পিতা-মাতা ও আশ্বীয়দের রেখে যাওয়া অর্থ-সম্পদে পুরুষের অংশ আছে এবং পিতা-মাতা ও আশ্বীয়দের পরিত্যক্ত সম্পত্তিতে নারীয়ও অংশ আছে, তা কম হোক কিংবা বেশী এক নির্ধারিত অংশ।"(সুরা আন নিসা ঃ ৬-৭)। হোসীবান) শব্দের অর্থ যথেই।

২৩-অনুচ্ছেদ ঃ ইয়াতীমের সম্পত্তিতে ওসীর (তত্ত্বাবধায়কের) মেহনত করা ও মেহনত অনুযায়ী তা হতে গ্রহণ করা জায়েব।

٢٥٦١ عَنِ ابْنِ عُمْرَ اَنَّ عُمْرَتَصِدَّقَ بِمَالِ لَهُ عَلَى عَهْدِ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ وَكَانَ يُقَالُ لَهُ تَمْفُ وَكَانَ اللهِ انِّى اسْتَقَدْتُ مَالاً وَهُوَ عِنْدِي يُقَالُ لَهُ انِّى اسْتَقَدْتُ مَالاً وَهُوَ عِنْدِي يَقْلُلُ لَهُ انِّى اسْتَقَدْتُ مَالاً وَهُوَ عِنْدِي نَفِيسٌ فَأَرَدُتُ اَنْ اَتَصِدَّقَ بِهِ فَقَالَ النَّبِي ﷺ تَصَدَّقُ بِأَصُدَقُتُهُ ذَاكَ فَيْ سَبِيلِ اللهِ يُوهَبُ وَلاَ يُوهَبُ وَلاَ يُوهَبُ وَلاَ يَبُاعُ وَلاَ يَباعُ وَلاَ يَوْهَبُ وَلاَ يَكُن وَلَا يَباعُ وَلاَ عَمْرُ فَصَدَقْتُهُ ذَاكَ فَيْ سَبِيلِ اللهِ وَلَا عَمْرُ فَصَدَقْتُهُ ذَاكَ فَيْ سَبِيلِ اللهِ وَلَا يَوْهُ لِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ عَلَى اللهُ وَلَا عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ وَلَا عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ الل

২৫৬১. ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। উমার (রা) রস্লুল্লাহ (স)-এর যুগে নিজের কিছু সম্পত্তি সাদকা করেছিলেন, যা ছিল একটি খেজুর বাগান এবং যার নাম ছিল সামাগ। উমার (রা) বললেন, হে আল্লাহর রসূল ! আমি আমার মনপুত একটি সম্পত্তি পেয়েছি এবং আমি সেটি সাদকা করতে চাই। নবী (স) বললেন, তাঁর মূল অংশটি এমনভাবে সাদকা কর যেন তা বিক্রয় না করা যায়, দানও না করা যায় এবং উত্তরাধিকার সূত্রেও বিটিত না হয়। বরং তাঁর ফল ব্যয় করা হবে। উমার (রা) সেটি সাদকা করেন। তিনি এভাবে সাদকা করেনঃ তা আল্লাহর রাস্তায়, ক্রীতদাস মুক্তির ব্যাপারে, গরীব, মেহমান, মুসাফির ও আত্মীয়দের জন্য। আর মুতাওয়াল্লী তা থেকে ন্যায়ানুগভাবে এবং সঞ্চয়ের মনোভাব ব্যতীত গ্রহণ করার ব্যাপারে বা বন্ধুকে আপ্যায়নে কোন বাধা থাকবে না।

٢٥٦٢- عَنْ عَائِشَةَ وَمَّنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَشْتَعْفِفْ وَمَنْ كَانَ فَقَيْرًا فَلْيَاتُكُلُ بِالْمَعْرُوْفِ قَالَتُ أُنْزِلَتُ فِي وَالِي الْيَتِيْمِ اَنْ يُصِيْبَ مِنْ مَّالِهِ إِذَا كَانَ مُحْتَاجًا بِقَدْرِ مَالِهِ بِالْمَعْرُوْفِ ـ

২৫৬২. আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। وَمَـن كَانَ غَنيًا فَلَيَستَعفف وَمَـن كَانَ فَقَيرًا (य অভাবমুক্ত সে যেন বিরত থাকে এবং যে অভাবী সে যেন সংগত পরিমাণ ভোগ করে।" (সূরা আন নিসা ঃ ৬) তিনি বলেন, এটা ইয়াতীমের অভিভাবক সম্বন্ধে অবতীর্ণ হয়েছে। যদি সে গরীব হয় তাহলে নিয়ম অনুযায়ী ইয়াতীমের সম্পত্তি হতে তাঁর অংশ মোতাবেক খেতে পারে।

২৪-অনুচ্ছেদ ঃ মহান আল্লাহর বাণী ঃ

انَّ النَّذِينَ يَـ أَكُلُّونَ آموالَ اليَتَامى ظُلُمًا إِنَّمَا يَـ آكُلُُونَ فِي بُطُونِهِم نَارًا وَسَيَصلُونَ سَعِيدًا \_ (نساء ـ ١٠)

"বারা অন্যায়ভাবে ইয়াতীমের ধন-সম্পদ গ্রাস করে, তাঁরা নিজেদের পেটে আগুনের খাদ্য ভরে। অতি শীঘ্র তাদেরকে দোষধে নিক্ষেপ করা হবে।"(সূরা আন নিসা ঃ ১০)

٢٥٦٣ - عَن آبِي هُريرة عَنِ النّبِيِ فَيَ قَالَ آجتَنبُوا المُوبِقَاتِ قَالُوا يَا رَسُولُ اللّهِ وَمَا هُنَ قَالَ الشّرِكُ بِاللّهِ وَالسّحِرُ وَقَتلُ النّفسِ الّتِي حَرّمَ اللّهُ الا بِالحَقِّ وَأَكُلُ الرّبَا وَ أَكُلُ مَالِ النّبَيمِ وَالتّوَلّي يَومَ الزّحف وَقَذَفُ المُحصنَاتِ الْمُؤمِنَاتِ الْعُلْفِلَاتِ .

الغَافِلاتِ .

২৫৬৩. আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (স) বলেছেন, সাতটি ধ্বংসকারী বিষয় হতে বিরত থাক। লোকেরা বলল, সেগুলো কি, হে আল্লাহর রসূল ! তিনি বললেনঃ (১) আল্লাহর সঙ্গে শরীক করা, (২) যাদু করা, (৩) আল্লাহ যথার্থ কারণ ব্যতীত যাকে (মানুষকে) হত্যা করা নিষিদ্ধ করেছেন তাকে হত্যা করা, (৪) সুদ খাওয়া, (৫) ইয়াতীমের মাল খাওয়া, (৬) যুদ্ধ চলাকালে যুদ্ধক্ষেত্র থেকে পালিয়ে যাওয়া এবং (৭) সতী-সাধ্বী মুসলিম রমণীর উপর ব্যভিচারের মিথ্যা দোষ আরোপ করা যে কখনও তা কল্পনাও করে না।

২৫-অনুচ্ছেদ ঃ মহান আল্রাহর বাণী ঃ

ويُسَالُونَكَ عَنِ اليَتَامِي قُل إصلاح لَهُم خَير وَانِ تُخَالِطُوهُم فَاخِوَانُكُم وَاللَّهُ يَعلَمُ المُفسد مِنَ المُصلح وَلَو شَاءَ اللَّهُ لَأَعنَتَكُم إنَّ اللَّهَ عَزِيز حَكِيم ـ

"লোকেরা তোমাকে ইয়াতীমদের সম্বন্ধে জিজেস করে। তুমি বল, তাদের জন্য সূব্যবস্থা করা উত্তম এবং তোমরা যদি তাদের সাথে একএ থাক, তাহলে তাঁরা তো তোমাদেরই ভাই। আল্লাহ জানেন, কে সংলোধনকারী (হিতকামী) ও কে অনিটকারী। আল্লাহ ইচ্ছা করলে তোমাদেরকে কটে ফেলতে পারতেন। নিচয়ই আল্লাহ প্রবন্ধ পরাক্রান্ত ও প্রজ্ঞাময়।" (স্রা আল বাকারা ঃ ২২০)

তোমাদেরকে কট ও সংকীর্ণতায় ফেলতে পারতেন এবং ক্রান্ত শব্দের অর্থ ঝুঁকে পড়ল, দুর্বল হলো। কেউ ইবনে উমার (রা)-কে ওসী নিযুক্ত করতে চাইলে তিনি তা না মঞ্জুর করেননি। ইবনে সীরীন (র) ইয়াতীমদের অর্থ-সম্পদ সম্পর্কে তাদের ভভাকাংখী ও অভিভাবকদেরকে সমবেত হয়ে কি ব্যবস্থা নিলে তাদের জন্য কল্যাণকর হবে সেই ব্যাপারে চিন্তা-ভাবনা করা খুব পছন্দ করতেন। তাউসকে ইয়াতীমদের কোন ব্যাপার সম্পর্কে জিড্জেস করলে তিনি কুরআনের এই আয়াত পাঠ করতেন ঃ والله "আল্লাহ জানেন হিতকামী কে এবং কে অনিষ্টকারী।" আতা (র) বলেন, ইয়াতীম ছোট কিংবা বড় হোক, তার প্রয়োজন মাফিক অভিভাবক (ইয়াতীমের) তার অংশ হতে তার জন্য বয়য় করবে।

২৬-অনুচ্ছেদ ঃ ইয়াতীমদের থেকে সফরে ও আবাসে সেবা গ্রহণ করা যায় যদি তা তাঁর জন্য উপকারী হয়। মা ও সৎ পিতার ইয়াতীমদেরকে দেখাতনা করা উচিত (যদিও তারা তার অভিভাবক নয়)।

٢٥٦٤ عَنْ اَنَسِ قَالَ قَدِمَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ الْمَدِيْنَةَ لَيْسَ لَهُ خَادِمٌ فَأَخَذَ اَبُو طَلْحَةَ بِيَدِي فَانَطَلَقَ بِي الْم رَسُولُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ ا

২৫৬৪. আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (স) মদীনায় পৌছলেন এবং তাঁর কোন খাদেম ছিল না। আবু তালহা (রা) (আনাসের সং পিতা) আমার হাত ধরে রসূলুল্লাহ (স)-এর নিকট নিয়ে গেলেন এবং বললেন, ইয়া রসূলাল্লাহ ! আনাস বুদ্ধিমান ছেলে। সে আপনার খেদমত করবে। অতএব আমি সফরে ও আবাসে তাঁর খেদমত করেছি। আমি কোন কাজ করলে তিনি (স) কখনও বলতেন না, কেন এটা এভাবে করেছ এবং কোন কাজ না করলে তিনি বলতেন না, এটা এভাবে কেন করনি?

২৭-<mark>অনুচ্ছেদ ঃ সীমা উল্লেখ না করে জমি ওয়াক্ফ করা জায়েয, তদ্র</mark>প দান-

٣٥٦٥- عَبد الله بن أبي طَلحَة أنّه سَمع أنَسَ بنَ مَالِك يَقُولُ كَانَ أَبُو طَلحَة أَكثَرَ أَنصَارِي بِالمَدينَة مَالاً مِن نَخل أَحَبٌ مَالِه الّيه بِيرُحَاء مُستَقبِلَة المَسجِد وَكَانَ النّبِي يَدخُلُهَا وَ يَشِرَبُ مِن مَاء فيها طَيْب قَالَ أنَس فَلَما نَزَلَت : لَن تَنَالُوا البِر حَتّى تُنفقُوا مِمّا تُحبّونَ قَامَ أَبُو طَلحَة فَقَالَ يَا رَسُولَ الله إنّ الله يَقُولُ : لَن تَنَالُوا البِر حَتّى تُنفقُوا مِمّا تُحبّونَ قَام تُحبّونَ وَإِنّ اَحب آموالِي الله إنّ الله يَقُولُ : لَن تَنَالُوا البِر حَتّى تُنفقُوا مِمّا تُحبّونَ وَإِنّ اَحب آموالِي الله إنّ الله يَقُولُ : لَن تَنَالُوا البِر حَتّى بُنفقُوا عِندَ الله فَضَعها حَيثُ أَرَاكَ

اللَّهُ فَقَالَ بَخْ ذَٰلِكَ مَالٌ رَايِحٌ أَو رَابِحُ شَكَ ابنُ مَسلَمةَ وَقَد سَمِعتُ مَا قُلتَ وَانِّي اَرِى اَن تَجعَلَهَا فِي الاَقرَبِينَ قَالَ اَبُو طَلحَةَ اَفعَلُ ذَلِكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَقَسَمَهَا اَبُو طَلحَةَ فِي اَقَارِبِهِ وَفِي بَنِي عَمِّهِ ـ

২৫৬৫. আবদুল্লাহ ইবনে আবু তালহা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি আনাস (রা)-কে বলতে শুনেছেন, আবু তালহা (রা) মদীনার আনসারদের মধ্যে সবচেয়ে বেশী বাগানের মালিক ছিলেন। তাঁর সম্পদের মধ্যে মসজিদে নববীর সামনে অবস্থিত বিরেহাআ নামক বাগানটি তাঁর সবচেয়ে প্রিয় ছিল। রসূলুল্লাহ (স) (মাঝে মাঝে) সেখানে গিয়ে তাঁর সুস্বাদু পানি পান করতেন। আনাস (রা) বলেন, "তোমরা কখনও কল্যাণ পেতে পার না. যতক্ষণ না তোমাদের প্রিয় বস্তু (আল্লাহর রাহে) খরচ করছ।" (সূরা আলে ইমরান ঃ ৯২) আয়াতটি অবতীর্ণ হলে আবু তালহা (রা) দাঁড়ালেন এবং বললেন, ইয়া রস্লাল্লাহ! আল্লাহ পাক বলছেন ঃ المن المنافرة المنافرة المنافرة (ত্রামরা কখনও পুণ্য লাভ করতে পারবে না।" (সূরা আলে ইমরান ঃ ৯২) সুতরাং আমার সবচেয়ে প্রিয় সম্পদ হলো বিরেহাআ নামক বাগানটি। আমি তা আল্লাহর রাহে সাদকা করলাম। আমি এর সওয়াব ও প্রতিদান আল্লাহর নিকট কামনা করি। আপনি আল্লাহর নির্দেশানুযায়ী তা ব্যবহার করুন। তিনি বললেন, ধন্যবাদ। এটা লাভজনক বা অস্থায়ী সম্পদ এবং আমি (রসূল) তোমার কথা শুনেছি। আমার মতে তুমি এটা তোমার আত্মীয়দের মধ্যে বন্টন করে দাও। আবু তালহা (রা) বলেন, ইয়া রস্লাল্লাহ! আমি তাই করছি। অতএব আবু তালহা (রা) সেটি তাঁর আত্মীয় ও চাচাত ভাইদের মধ্যে বন্টন করে দিলেন।

٢٥٦٦ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ اَنَّ رَجُلاً قَالَ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ اِنَّ اُمَّهُ تُوُفِّيَتُ اَيَنْفَعُهَا اِنْ تَصَدَّقْتُ عَنْهَا لَا اللهِ ﷺ اِنْ اَمَّهُ تَصَدَّقْتُ عَنْهَا لَا اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَنْهَا قَالَ نَعَمْ قَالَ فَانِّ لِي مِخْرَافًا وَّاشُهِدُكَ اَنِّي قَدُ تَصَدَّقْتُ عَنْهَا لَا

২৫৬৬. ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। এক লোক রসূলুল্লাহ (স)-কে বলল, আমার মা মারা গেছেন। যদি আমি তাঁর তরফ হতে সাদকা করি, তাহলে এতে তাঁর কোন উপকার হবে কি ? তিনি (স) বললেন, হাঁ। সে বলল, আপনি সাক্ষী থাকুন, আমি আমার মিধরাফ নামক বাগানটি তাঁর জন্য দান করলাম।

২৮-অনুচ্ছেদ ঃ এক দল লোক সমিলিতভাবে তাদের অবিভক্ত (এজ্নমালি) সং (মুশা) ওয়াক্ফ করলে তা জায়েয।

عَنْ أَنَسٍ قَالَ أَمَرَ النَّبِيِّ ﷺ بِبِنَآءِ الْمَسْجِدِ فَقَالَ يَابَنِي النَّجَّارِ 'نَصْكُمْ هٰذَا قَالُوْا لاَ وَاللهِ لاَ نَطْلُبُ ثَمَنَهُ ۖ الِلَّا الِّي اللهِ -

২৫৬৭. আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী (স) মর্সাজিদ দিলেন এবং বললেন, হে বনু নাজ্জার ! আমাকে তোমাদের এই ব ব–৩/১০দাও। তাঁরা বলল, না, আল্লাহর কসম! আমরা এর মূল্য একমাত্র আল্লাহর নিকট কামনা করি।

২৯-অনুচ্ছেদ ঃ কিভাবে ওয়াক্ফের দলীল লিখতে হবে ?

٢٥٦٨ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ أَصَابَ عُمَرُ بِخَيْبَرَ اَرْضًا فَأَتَى النّبِيِّ فَقَالَ اَصَبْتُ اَرْضًا فَأَتَى النّبِيِّ فَقَالَ الْ اَصَبْتُ اَرْضًا لَّمُ الصب مَالاً قَطَّ اَنْفَسَ مِنْهُ فَكَيْفَ تَأْمُرُنِي بِهِ قَالَ انْ شَنَّتَ حَبَسْتَ اَصْلَهَا وَتَصَدَّقَتَ بِهَا فَتَصَدَّقَ عُمَرُ انَّهُ لاَ يُبَاعُ اَصْلُهَا وَلاَ يُوهَبُ وَالرَّقَابِ وَفِي سَبِيلِ اللهِ وَالضَّيْفِ وَاَبْنِ وَلاَ يُوهَبُ اللهِ وَالضَّيْفِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَلاَ جُنَاحَ عَلَى مَنْ وَلِيهَا أَنْ يَأْكُلُ مِنْهَا بِالْمَعْرُونُ وَلَا يُوعَمَ صَدَيْقًا عَلَى مَنْ وَلِيهَا أَنْ يَأْكُلُ مِنْهَا بِالْمَعْرُونُ وَلَ يُطْعِمَ صَدَيْقًا عَيْرَ مُتَمَول بِه .

২৫৬৮ ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, উমার খায়বারে কিছু জমি পান। তিনি নবী (স)-এর নিকট এসে বললেন, আমি এমন কিছু সুন্দর জমি পেয়েছি, যা ইতিপূর্বে কখনও পাইনি। আপনি এ বিষয়ে আমাকে কি আদেশ করেন ? তিনি বলেন, তুমি ইচ্ছা করলে মূল সম্পত্তি ঠিক রেখে তাঁর উৎপাদন সাদকা করতে পার। উমার (রা) এ শতে তা সাদকা করেন ঃ তাঁর মূল সম্পত্তি বেচা যাবে না, তা কাউকে দান করা যাবে না এবং তাতে উত্তরাধিকার বর্তাবে না। বরং তাঁর উৎপাদন গরীব, আত্মীয়, দাসমুক্তি, আল্লাহর রাহে, মেহমান ও মুসাফিরের জন্য ব্যয় করা হবে। মুতাওয়াল্লী তা থেকে ন্যায়-সংগত পরিমাণ গ্রহণ করতে পারবে এবং বন্ধু-বান্ধবকে খাওয়াতে পারবে সঞ্চয়ের মনোভাব ব্যতীত।

৩০-অনুচ্ছেদ ঃ গরীব, ধনী ও মেহমানের জন্য (সম্পত্তির আয়) ওয়াক্ফ করা।

٢٥٦٩ عَنِ ابْنِ عُمْرَ اَنَّ عُمْرَ وَجَدَ مَالاً بِخَيْبَرَ فَأَتَى النَّبِيِّ فَأَخْبَرَهُ قَالَمُ الْفُقَرَآءِ وَالْمَسَاكِيْنِ وَذِي قَالَ انْ شَئْتَ تَصَدَّقَتَ بِهَا فَتَصَدَّقَ بِهَا فِي الْفُقَرَآءِ وَالْمَسَاكِيْنِ وَذِي الْقُرُبِّي وَالْمُسَاكِيْنِ وَذِي الْقُرُبِّي وَالْمُسَاكِيْنِ وَذِي الْقُرْبِي وَالْمُسَاكِيْنِ وَذِي الْقُورِينِ وَالْمُسَاكِيْنِ وَذِي الْقُورِينِ وَالْمُسَاكِيْنِ وَالْمُعْلَالِيْنِ وَالْمُسَاكِيْنِ وَالْمُسْتَعِيْنِ وَالْمُسْتَعِلِيْنِ وَالْمُسْتَعِلَيْنِ وَالْمُسْتَعِيْنِ وَالْمُسْتَعِيْنِ وَالْمُسْتَعِيْنِ وَالْمُسْتَعِيْنِ وَالْمُسْتِي وَالْمُسْتَعِيْنِ وَالْمُسْتِي وَالْمُعِلَّى وَالْمُسْتَعِلَيْنِ وَالْمُسْتَعِيْنِ وَالْمُسْتَعِيْنِ وَالْمُسْتَعِيْنِ وَالْمُسْتَعِيْنِ وَالْمُسْتَالِقُونِ وَالْمُسْتَعِيْنِ وَالْمُعِيْنِ وَالْمُعِلَّى الْمُعْلِيْنِ وَالْمُعِلَالِيْعِيْنِ وَالْمُعِلَّى الْعُلْمُ وَالْمُعِلَى وَالْمُعْلِيْنِ وَالْمُعْلِقِيْنِ وَالْمُعْلِيْنِ وَالْمُعْلِقِيْنِ وَالْمُعْلِقُولِ وَالْمُعِلَّى الْمُعْلِقِيْنِ وَالْمُعْلِيْعِلْمُ الْعُلِيْعِيْنِ وَالْمُعِلْمُ وَالْمُعِلِيْمِ وَالْمُعِلْمُ الْمُعِلَالِ أَلْمُعِلْمُ وَالْمُعِلْمُ وَالْمُعِلَالِيْعُ وا

২৫৬৯ ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। উমার (রা) খায়বারে কিছু সম্পদ পান এবং নবী (স)-এর নিকট এসে সে বিষয়ে খবর দেন। তিনি (স) বললেন, তুমি ইচ্ছা করলে সেটি সাদকা করতে পার। তিনি সেটি ফকীর, মিসকীন, আত্মীয় ও মেহমানের জন্য সাদকা করেন।

৩১-অনুচ্ছেদ ঃ মসজিদের জন্য জমি ওয়াক্ফ করা।

. ٢٥٧- عَنْ اَنَسٍ بُنِ مَالِكٍ لَمَّا قَدِمَ رَسُولُ اللهِ ﷺ الْمَدِيْنَةَ اَمَرَ بِالْمَسْجِدِ

(وَبِنَاءِ الْمَسْجِدِ) وَقَالَ يَا بَنِي النَّجَّارِ ثَامِنُوْنِيْ بِحَائِطِكُمْ هٰذَا قَالُوا لاَ وَاللهِ لاَ نَطْلُبُ ثَمَنَهُ الاَّ الَى الله ـ

২৫৭০. আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (স) মদীনায় পৌছে মসজিদ নির্মাণ করার আদেশ দিলেন। তিনি বললেন, হে বনু নাজ্জার ! তোমরা আমাকে এ বাগানটির মূল্য বলে দাও। তাঁরা বলল, না। আল্লাহর কসম ! আমরা এর মূল্য একমাত্র মহান আল্লাহর নিকট কামনা করি।

৩২-অনুচ্ছেদ ঃ জ্ঞানোয়ার, খোড়া, আসবাবপত্র ও সোনারূপা ওয়াক্ফ করা। যুহরী (র) সেই ব্যক্তি সম্বন্ধে বলেছেন, যে এক হাজার দীনার (ম্বর্ণ মুদ্রা) আল্লাহর রাহে ওয়াক্ফ করে, সেটি তাঁর এক ব্যবসায়ী গোলামের নিকট এই শর্তে অর্পণ করল যে, সে তা দ্বারা ব্যবসা করে তাঁর লড্যাংশ মিসকীন ও আত্মীয়দের মধ্যে সাদকা করবে। ওয়াক্ফকারীর জ্বন্য কি সেই হাজার মুদ্রার লড্যাংশ খাওয়া জ্ঞায়েয হবে ? যদি সে তাঁর লড্যাংশটি মিসকীনদের মধ্যে সাদকা না করে। যুহরী (র) বলেন, সেটা তাঁর জ্বন্য খাওয়া জ্ঞায়েয় নয় (যে কোন অবস্থায়)।

٢٥٧٠ - عَنِ ابْنِ عُمْرَ اَنَّ عُمْرَ حَمَلَ عَلَى فَرَسِ لَّهُ فِي سَبِيْلِ اللهِ اَعْطَاهَا رَسُولَ اللهِ وَ مَنْ اللهِ اَعْطَاهَا رَجُلاً فَأَخْبِرَ عُمْرُ اَثَّهُ قَدْ وَقَفَهَا يَبِيْعُهَا فَسَأَلَ رَسُلُ اللهِ عَلَيْهَا (فَحَمَلَعَلَيْهَا) رَجُلاً فَأَخْبِرَ عُمْرُ اَثَّهُ قَدْ وَقَفَهَا يَبِيْعُهَا فَسَأَلَ رَسُلُ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَلَيْ اللهِ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَالْمُ اللّهُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللهِ عَلَا عَلَا اللهِ عَلَا عَا عَلَا عَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلْمَ عَلَا عَلَ

২৫৭১. ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। উমার (রা) তাঁর একটি ঘোড়া এক লোককে সওয়ার হওয়ার জন্য আল্লাহর রাহে সাদকা করলেন, যা রসূলুল্লাহ (স) তাঁকে সওয়ার হওয়ার জন্য দিয়েছিলেন। তাঁরপর তিনি (উমার) খবর পেলেন, লোকটি সেটাকে বিক্রিকরছে। তিনি (উমার) রসূলুল্লাহ (স)-এর নিকট জিজ্ঞেস করলেন, আমি কি সেটা কিনতে পারি ? তিনি বললেন, সেটি ক্রয় করো না এবং তোমার সাদকা ফেরত নিও না।

৩৩-অনুচ্ছেদ ঃ ওয়াক্ফ সম্পত্তি হতে তত্ত্বাবধায়কের বেতন-ভাতা গ্রহণ।

٢٥٧٢ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُــــوْلَ اللَّهِ ﷺ قَالَ لاَ يَقْتَسِمُ وَرَثَتَيْ دَيْنَارًا (وَلاَ دَرْهَمًا) مَا تَرَكْتُ بَعْدَ نَفَقَةٍ نِسَاَئِيْ وَمَؤْنَةٍ عَامِلِيْ فَهُوَ صَدَقَةً ـ

২৫৭২. আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ (স) বলেছেন, আমার উত্তরাধিকার না স্বর্ণমুদ্রার আকারে আর না রৌপ্যমুদ্রার আকারে ভাগ হবে। আমি যা কিছু রেখে গেলাম তা আমার স্ত্রীদের থরচ ও কর্মচারীদের বেতনের পর সাদকা হিসেবে গণ্য হবে।

٢٥٧٣ عَنِ ابْنِ عُمَرَ اَنَّ عُمَرَ اشْتَرَطَ فِي وَقُفِهِ اَنْ يَـأَكُلَ مَنْ وَلِيَـهُ وَيُوكِلَ صَدَيْقَهُ غَيْرَ مُتَمَوّل ِ مَالاً \_ ২৫৭৩. ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। উমার (রা) এই শর্তে ওয়াক্ফ করেন যে, মুতাওয়াল্লী তা হতে নিজে খেতে পারবে এবং বন্ধুবান্ধবকে খাওয়াতে পারবে, তবে সঞ্চয় করা যাবে না।

৩৪-অনুচ্ছেদ ঃ কেউ এই শর্ডে জমি কিংবা কৃপ ওয়াক্ফ করল যে, অন্যান্য মুসলমানদের মত সেও তা হতে পানি নিতে পারবে। আনাস (রা) একটি ঘর ওয়াক্ফ করেন। তিনি কখনও সেখানে (মদীনায়) এলে সেই ঘরটিতে অবস্থান করতেন। যুবাইর (রা)-ও ঘর সাদকা করে তাঁর তালাকপ্রাপ্তা কন্যাদেরকে বলেছিলেন, তাঁরা এখানে থাকতে পারবে, কিন্তু ঘরের কোন ক্ষতি করবে না এবং তাদেরও কোন ক্ষতি করা হবে না। তবে তাঁরা বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হওয়ার পর সেখানে থাকার অধিকার পাবে না। ইবনে উমার (রা) তাঁর পিতা উমার (রা)-এর নিকট হতে অংশ হিসেবে যে ঘরটি পেয়েছিলেন, সেটি তাঁর গরীব সন্তানদেরকে থাকার জন্য ওয়াক্ষ করেছিলেন। উসমান (রা) বিদ্রোহীদের দারা অবরুদ্ধ হলে তিনি দরের ছার্দে উঠে বললেন, আমি একমাত্র নবী (স)-এর সাহাবীদেরকে আল্লাহর কসম দিয়ে জিজ্ঞেস করছি, আপনারা কি জানেন না, রস্পুল্লাহ (স) বলেছিলেন, যে ব্যক্তি ক্লমা নামক কৃপটি (ক্রয় করে) খনন করবে, সে বেহেশতে যাবে এবং আমি তা (ক্রেয় করে) খনন করেছিলাম ? আপনারা কি জানেন না, তিনি (স) বলেছিলেন ঃ যে ব্যক্তি তাবুকের সেনাবাহিনীর অন্ত্র ও রসদের যোগান দিবে সে বেহেশতে যাবে, আমি তাঁর যোগান দিয়েছিলাম। রাবী বলেন, সাহাবীরা তাঁর কথা সত্য বলে স্বীকার করেন। উমার (রা) তাঁর ওয়াক্ষ সম্পর্কে বলেছিলেন, মৃতাওয়াল্লীর জন্য তা হতে খেতে কোন বাধা নেই। ওয়াক্ফকারী নিজে মৃতাওয়াল্রী নিযুক্ত হওয়া বা অপরকে মৃতাওয়াল্রী নিযুক্ত করা বৈধ। উভয়টিই বৈধ।

৩৫-অনুচ্ছেদ ঃ যদি ওয়াক্ফকারী বলে, আমরা এর মূল্য একমাত্র আল্লাহর নিকট কামনা করি, তবে তা জায়েয়।

٢٥٧٤ - عَنْ اَنَسٍ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ يَابَنِي النَّجَّارِ ثَامِنُونِيُ بِحَائِطِكُمْ قَالُوا الاَ نَطْلُبُ ثَمَنَهُ الِاَّ الِي اللهِ .

২৫৭৪, আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (স) বলেন, হে বনু নাজ্জার ! তোমাদের বাগানটির মূল্য আমাকে নির্ধারণ করে দাও। তারা বলল, আমরা এর মূল্য একমাত্র অল্লাহর নিকট কামনা করি।

৩৬-অনুচ্ছেদ ঃ মহান আল্লাহর বাণী ঃ

يَّا اَيُّهَا الَّذِيْنَ اَمْنُوا شَهَادَةُ بَيْنِكُمُ اِذَا حَضَرَ اَحَدُكُمُ الْمَوْتُ حِيْنَ الْوَصِيَّةِ اثْنَانِ ذَوَا عَذَل مِنْكُمُ اَوْ اٰخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ اِنْ اَنْتُمْ ضَرَبْتُمْ فِي الْآرْضِ فَاصَابَتْكُمْ مُصِيْبَةٌ الْتُوْتِ تَحْسِنُونَهُمَا مِنْ بَعْدِ الصَّلَاةِ فَيُقْسِمَانِ بِاللهِ اِنِ ارْتَبْتُمْ لاَ نَشْتَرِي بِه ثَمَنًا وَّلُو كَانَ ذَا قُرْبَى وَلاَ نَكْتُمُ شَهَادَةَ اللهِ انَّا اذَا لَمِنَ الْاَثْمِيْنَ - فَانْ عُثرَ عَلَى اَنَّهُمَا اسْتَحَقَّا اثْمًا فَاخَرَانِ يَقُوْمَانِ مَقَامَهُما مِنَ الَّذِيْنَ اسْتَحَقَّ عَلَيْهِمُ الْاَوْلَيَانِ فَيُقْسِمِانِ بِاللهِ لَشَهَادَتُنَا اَحَقُّ مِنْ شَهَادَتِهِمَا وَمَا اعْتَدَيْنَا انَّا اذَا لَمِنَ الْآوْلَيَانِ فَيُقْسِمِانِ بِاللهِ لَشَهَادَةً مَنْ شَهَادَتِهِما وَمَا اعْتَدَيْنَا انَّا اذَا لَمِنَ الظَّالِمِيْنَ - ذَٰلِكَ اَدْنَى أَنْ يَّاتُوا بِالشَّهَادَة عَلَى وَجُهِهَا اَوْ يَخَافُوا اَنْ تُرَدَّ اِيمَانً اللهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِيْنَ - بَعْدَ اَيْمَانَ الْقَوْمَ الْفَاسِقِيْنَ - إِللهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِيْنَ - (مائده ١ - ٧٠ - ١)

"হে মুমিনগণ ! যখন তোমাদের কারো মৃত্যু উপস্থিত হয় তখন ওসিয়াত করার সময় তোমাদের মধ্য হতে দু'জন ন্যায়পরায়ণ লোককে সাক্ষী নিযুক্ত করবে। আর যদি প্রবাসে থাকাকালীন তোমাদের মরণ ।বিপদ উপস্থিত হয় তাহলে তোমাদের ভিন্ন অন্য (অমুসলিম) লোকদের মধ্য থেকে দু'জন সাক্ষী মনোনীত করবে। তোমাদের সন্দেহ হলে তাদের দু'জনকে নামাযের পর অপেক্ষমান রাখ, অতপর তাঁরা আল্লাহর নামে কসম করে বলবে, আমরা এর বিনিময় কোন মূল্য নেব না যদিও সে আত্মীয় হয় এবং আমরা আল্লাহর সাক্ষ্য গোপন করব না। যদি এরূপ করি তাহলে নিক্যই আমরা ভনাহগারদের অন্তর্ভুক্ত হব। পরে যদি প্রমাণ হয় যে, তারা অপরাধে লিগু হয়েছে, তাহলে যাদের স্বার্থহানি ঘটেছে তাদের মধ্য হতে নিকটতর দু'জন তাদের স্থলবর্তী হবে। তাঁরা আল্লাহর কসম খেয়ে বলবে, আমাদের সাক্ষ্য অবশ্যই তাদের ত্লায় বেশী সত্য এবং আমরা কোনরূপ বাড়াবাড়ি করিনি, করলে নিক্যই আমরা যালেমদের অন্তর্ভুক্ত হব। এই পন্থায় আশা করা যায় যে, লোকেরা ঠিকভাবে সাক্ষ্য প্রদান করবে। অথবা কমপক্ষে তাঁরা ভয় করবে যে, তাদের কসম খাওয়ার পর অপর কোন কসম ঘারা তাদের প্রতিবাদ করা না হয়। তোমরা আল্লাহকে ভয় কর এবং শ্রবণ কর; আল্লাহ নাক্যমান লোকদেরকে সৎ পথ দেখান না।"

(সুরা আল মায়েদা ঃ ১০৬-১০৮)।

ইবনে আহ্বাস (রা) বলেন, তামীমুদদারী ও আদী ইবনে বাদ্দাআ (রা)-এর সঙ্গে সাহম গোত্রের একব্যক্তি বাইরে (সফরে) যায়। সাহমী গোত্রের সেই লোকটি এমন এক জায়গায় মারা যায় যেখানে কোন মুসলমান ছিল না। তাঁরা দু'জন তাঁর রেখে যাওয়া বিষয় ও জিনিসপত্র নিয়ে বাড়ী ফিরে আসলে মৃতের আত্মীয়রা তাঁর মধ্যে একটি স্বর্ণখিচিত রূপার পেয়ালা দেখতে পেল না। রস্পুল্লাহ (স) তাঁদের দু'জনকে শপথ করালেন। তাঁরপর (লোকের নিকট) পাত্রটি মক্কায় দেখা গেল। তাঁরা বলল আমরা এটা তামীম ও আদীর নিকট হতে কিনে নিয়েছি। এরপর মৃতের আত্মীয়দের মধ্য হতে দু'জন লোক দাঁড়িয়ে যায় এবং কসম খেয়ে বলে, আমাদের সাক্ষ এ দু'জনের সাক্ষ্য অপেক্ষা অধিক গ্রহণীয় এবং পাত্রটি মৃতের আত্মীয়ের। রাবী বলেন, তাদের সম্বন্ধ এই আয়াতটি অবতীর্ণ হয় ঃ

بِاَيَّهَا الَّذَبِنَ امَنُوا شَهَادَةً بَيِنَكُم إِذَا حَضَرَ اَحَدَكُمُ المَوتُ (مَانِده ١٠٦)
"दर মুমিনগণ, তোমাদের কারও মৃত্যু উপস্থিত হলে ওসিয়াত করার সময় তোমরা
নিজেদের মধ্য হতে সাক্ষী নিযুক্ত করিও।" (সূরা আল মায়েদা ঃ ১০৬)

৩৭-অনুচ্ছেদ ঃ অপরাপর ওয়ারিসের অনুপস্থিতিতে কোন ওয়ারিস কর্তৃক মৃতের ঋণ পরিশোধ বৈধ।

٧٥٧٥ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ الْانْصَارِيُ اَنَّ اَبَاهُ اسْتَشْهِدَ يَوْمَ اُحُدِ وَتَرَكَ سِتَّ بِنَاتٍ وَتَسِرَكَ عَلَيْهِ دَيْنًا فَلَمَّاحَضَرَ جِدَادُ (حَضَرَه جِذَادُ) النَّخْلِ اتَيْتُ رَسُولَ اللهِ عَدْ عَلَمْتَ اَنَّ وَالدِي اسْتَشْهِدَ يَوْمَ اُحُدِ وَسُولَ اللهِ عَدْ عَلَمْتَ اَنَّ وَالدِي اسْتَشُهِدَ يَوْمَ اُحُد وَتَسَرَكَ عَلَيْهِ دَيْنًا كَثِيْرًا وَّانِي اللهِ قَدْ عَلَمْتَ اَنَّ وَالدِي اسْتَشْهِدَ يَوْمَ الحَدِ وَتَسَرَكَ عَلَيْهِ دَيْنًا كَثِيْرًا وَّانِي اللهِ الْعُرْمَاءُ قَالَ اذْهَبَ فَبَيْدِرُ كُلَّ تَمْرِ عَلَى نَاحِيتِهِ فَفَعَلْتُ ثُمَّ دَعُوتُ فَلَمَا نَظَرُوا الَيْهِ اعْرُوا بِي تلكَ السَّاعَة فَلَمَا رَاى مَا يَصَنعُونَ اطَافَ حَوْلَ اعْظَمِهَا بِيْدَارًا تَلاَثَ مَسرًاتٍ ثُمَّ جَلَسَ عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ ادْعُ اصَحَابِكَ فَمَازَالَ يَكِيلُ لَهُمْ حَتِّى اللهُ اَمَانَةً وَالسِدِي وَلاَ ارْجِعَ اللهِ اَخْسَاتُ مَلَاهُ وَاللهِ رَاضِ اَنْ يُؤَدِّى اللهُ اَمَانَةَ وَالسِدِي وَلاَ ارْجِعَ اللهِ اَخْسَواتِي بِتِمَسْرَةٍ وَالسِدِي وَاللهِ رَاضِ اَنْ يُؤَدِّى الله اَمَانَة وَالسِدِي وَلاَ الْهُ الْمَانَةُ وَالسِدِي فَاللهِ رَاضِ اَنْ يُؤَدِّى الله الْمَانَة وَالسِدِي وَلا الْمَانَةُ وَالسِدِي وَلاَ اللهِ الْمَانَةُ وَالسِدِي الله الْبَيَادِرُ كُلَّهَا حَتَى انِي الْمَانَةُ وَالسِدِي وَلا الله الْبَيْدَرِ النَّذِي عَلْمَ يَشُولُ بِي يَعْشِرُوا بِي قَالَ اللهِ الْمَانَةُ وَاحِدَةً وَالْمَانَةُ وَاحِدَةً وَالْمُ اللهِ الْمَانَةُ اللهِ الْعَالِهِ الْمُعْرَوْا بِي قَالَمُ الْمَانَةُ وَاحِدَةً وَالْمَعْمَاءً وَاللهِ الْمَانَةُ وَالْمَانَةُ وَالْمَانَةُ وَالْمَالِلْ الْمَانِةُ وَالْمَالَةُ وَالْمَانَةُ وَالْمَوْمَ وَالله الْمُؤْولُ الله الْمُؤْمِنَاءً الله الْمَانَةُ وَاحْدَةً وَالْمَانَةُ وَالْمَالُولُ عَبْدِ اللّهِ الْمُعْرَالُ الله الْمَانَةُ وَالْمَانَةُ وَالْمَانَةُ وَالْمَالُولُ الْمُؤْمُ وَالْمَالُولُ الْمُ الْمُ مَنْهُ وَالْمُ الْمَانَةُ وَالْمَالِهُ الْمُعْرَولُ الْمَانَةُ وَالْمَانَةُ وَالْمُوالُولُ الْمُولِ اللهُ الْمُعْتَولُولُ الْمُؤْمُ الْمُعْرَالِهُ الْمُعْرَالِهُ الْمُعْرَولُولُ الْمُؤْمُ الْمُولُولُ الْمُولُولُ الْمُؤْمُولُ الْمُولُولُولُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُولُولُ

২৫৭৫. জাবের ইবনে আবদুল্লাহ আল-আনসারী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমার পিতা উহুদের যুদ্ধে শহীদ হন এবং তিনি ছ'টি কন্যা সম্ভান রেখে যান, তাঁর উপর তাঁর ঋণও ছিল। খেজুর পাড়ার সময় আসলে আমি রসূলুল্লাহ (স)-এর নিকট আসলাম এবং বললাম, ইয়া রস্লাল্লাহ ! আপনি জানেন, আমার পিতা উহুদের যুদ্ধে শহীদ হয়েছেন এবং তাঁর অনেক ঋণ রয়েছে। আমার ইচ্ছা আপনি আমার সঙ্গে গেলে আপনাকে দেখে তাঁর পাওনাদার হয়ত কিছু ঋণ ছেড়ে দেবে। তিনি বলেন, তুমি গিয়ে সবরকমের খেজুর পেড়ে পথক পথক স্তপ্র কর। আমি তা জভ করার পর তাঁকে ডাকালাম। লোকেরা তাঁকে দেখে আমাকে আরও কড়া তাগাদা দিতে ওরু করল। তিনি তাদেরকে এরূপ করতে দেখে বড় ন্তপটির চারদিকে তিন বার চক্কর দিলেন্ তাঁরপর সেটার উপর বসলেন এবং বললেন্ তোমার পাওনাদারদেরকে ডাক। তিনি মেপে মেপে তাদের পাওনা আদায় করতে থাকেন এবং শেষ পর্যন্ত আল্লাহ আমার পিতার সমস্ত ঋণ শোধ করে দেন। আল্লাহর শপথ ! আল্লাহ আমার পিতার সমস্ত ঋণ শোধ করার ব্যবস্থা করে দিলে এবং আমার বোনদের নিকট একটি খেজুরও নিয়ে ফিরতে না পারতাম, তবুও আমি আনন্দিত হতাম। কিন্তু আল্লাহর কসম । সমস্ত স্তুপ অবশিষ্ট রয়ে গেল। আমি বিশেষভাবে সেই স্তপটির দিকে তাকিয়ে ছিলাম, যেটার উপর রসূলুল্লাহ (স) বসেছিলেন। মনে হচ্ছিল তা ইতে একটিও খেজুর কম হয়নি। ইমাম বুখারী বলেন, اغروا بي ("আগরুবি") শব্দের অর্থ উদ্বেলিত করল। যেমন فاغرينا بينهم العداوة والبغضاء আমি তাদের মধ্যে শক্রতা ও প্রতিহিংসার মনোভাব উদ্বেলিত করলাম।"(সুরা আল মায়েদা ঃ ১৪) বাক্যে উদ্বেলিত অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে।

# अध्याग्य-७२ كتاب الجهاد (জিशদের বর্ণনা)

১-অনুচ্ছেদ ঃ জিহাদ ও যুদ্ধাভিষানের (সারিয়্যা) ফ্বীলাত। আল্লাহ তাআলার বাণী ঃ

إِنَّ اللَّهُ اشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ اَنْفُسَهُمْ وَاَمُوَالَهُمْ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ لِيُقَاتِلُوْنَ فِي سَبِيْلِ اللَّهِ فَيَقْتُلُوْنَ وَيُقْتَلُونَ وَعُدًا عَلَيْهِ حَقًّا فِي التَّوْرَاةِ وَالْانْجِيْلِ وَالْقُلْدَرُانِ وَمُنْ اللَّهِ فَاسْتَبْشِرُوا بِبَيْعِكُمُ الَّدْنِي بَايَعْتُمْ بِهِ - ذَٰلِكَ هُدو مَنَ اللهِ فَاسْتَبْشِرُوا بِبَيْعِكُمُ الَّدْنِي بَايَعْتُمْ بِهِ - ذَٰلِكَ هُدو الْفَوْذُ الْعَظِيْمُ اللهِ قَوْلِهِ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِيْنَ - (التوبة - ١١١)

"জানাতের বিনিময়ে আল্লাহ মুমিনদের প্রাণ ও সম্পদ ক্রয় করে নিয়েছেন। তাঁরা আল্লাহর পথে সংগ্রাম করতে গিয়ে হত্যা করে ও নিহত হয়। তাওরাত, ইনজীল ও কুরআনে এই সম্পর্কে তাদের জন্য দৃঢ় প্রতিশ্রুণতি রয়েছে। আল্লাহর চাইতে বড় ওয়াদা পালনকারী আর কে হতে পারে ? অতএব (হে ইমানদারগণ) তোমরা যে সওদা করেছ তাঁর সুসংবাদ গ্রহণ কর। এটাই হলো বড় সফলতা ....... এবং ইমানদারদেরকে সুসংবাদ দাও।" (সুরা আত তাওবা ঃ ১১১-১১২)

ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, হুদৃদ (আল্লাহর নির্ধারিত সীমা) হচ্ছে "আনুগত্য"।

٢٥٧٦ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُوْدِ سَاَلْتُ رَسُوْلَ اللهِ عَنْ قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللهِ اللهِ اللهِ الله أَنَّ قَالَ تُسمَّ بِرُّ اللهِ الْعَمَلِ اَفْضَلُ قَالَ الصَّلاَةُ عَلَى مِيْقَاتِهَا قُلْتُ ثُلِمَّ اَىُّ قَالَ تُسمَّ بِرُّ اللهِ فَسنَكَتُ عَنْ رَسُوْلِ اللهِ اللهِ فَسنَكَتُ عَنْ رَسُوْلِ اللهِ وَلَو اسْتَزَدْتُهُ لَزَادَنَى دَوَلَ اللهِ وَلَو اسْتَزَدْتُهُ لَزَادَنَى دَوَلُوا اللهِ عَلَى اللهِ فَسنَكَتُ عَنْ رَسُولِ اللهِ وَلَو اسْتَزَدْتُهُ لَزَادَنَى دَوَلُوا اللهِ اللهِ اللهِ عَسنَكَتُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ ا

২৫৭৬. আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) বলেন, আমি রস্লুল্লাহ (স)-কে জিজ্ঞেস করলাম এবং বললাম, ইয়া রস্লাল্লাহ ! কোন্ কাজটি সবচাইতে ভাল ? তিনি (স) বলেন, নামায তাঁর নির্ধারিত সময়ে আদায় করা। আমি বললাম, তাঁরপর কোন্ কাজটি ভাল ? তিনি বলেন, পিতা-মাতার সেবা করা। আমি আবারও বললাম, এরপর কোন্টি ? তিনি বললেন, আল্লাহর পথে জিহাদ করা। অতপর রস্লুল্লাহ (স)-কে আর কোন কথা জিজ্ঞেস না করে আমি চুপ করে থাকলাম। যদি আমি প্রশ্নু আরও বাড়াতাম তবে তিনি তাঁরও জবাব দিতেন।

٢٥٧٧ - عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رُسُوْلُ اللَّهِ ﴿ لاَ هِجْرَةَ بَعْدَ الْفَتْحِ وَلَكِنْ جَهَادً وَنَيَّةً وَاذَا اسْتُنْفِرْتُمْ فَانْفِرُوا \_

২৫৭৭. ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। রস্পুল্লাহ (স) বলেছেন, (মক্কা) বিজয়ের পর (মক্কা থেকে মদীনায়) হিজরত নেই। এরপরে যা অব্যাহত আছে, তাহলো জিহাদ ও নিয়াত। যদি জিহাদের জন্য তোমাদেরকে আহবান করা হয়, তবে সাড়া দিও।

٢٥٧٨ - عَنْ عَائِشَةَ بِنْتِ طَلْحَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ يَا رَسُوْلَ اللهِ تُرَى الْجِهَادَ الْغُضَلَ الْعَمَل اَلْعَمَل الْعَمَل اَلْعَمَل الْعَمَل الْعَمَلُ اللّهَ عَلَى اللّهَ الْعَمَلُ الْعَمَلُ الْعَمَلُ اللّهَ عَلَى اللّهَ اللّهَ اللهِ اللّهَ اللّهَ اللّهَ اللّهَ اللّهَ اللّهَ اللّهَ اللّهَ اللّهَ اللّهُ اللّه

২৫৭৮. আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহর রসূল ! আমরা লক্ষ্য করছি জিহাদেই সর্বোৎকৃষ্ট আমল, অতএব আমরা কি জিহাদে অংশগ্রহণ করব না ? রস্লুলাহ (স) বললেন, না ; বরং আল্লাহর কাছে গ্রহণযোগ্য হজ্জই (তোমাদের জন্য) উত্তম জিহাদ।

٢٥٧٩ عَنْ آبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ جَاءَ رَجُلُّ الْي رَسُوْلِ اللهِ صَحَّ فَقَالَ دُلَّنِيْ عَلَى عَمَلٍ يَعْسَدِلُ الْجَهَادَ قَالَ لاَ اَحَدُهُ قَالَ هَلْ تَسْتَطِيْعُ اذَا خَسرَجَ الْمُجَاهِدُ اَنْ تَدُخُلَ مَسْجِدَكَ فَتَقُوْمَ وَلاَ تَقْتُرَ وَتَصُومَ وَلاَ تُقْطِرَ قَالَ وَمَنْ يَسْتَطيْعُ ذَٰ لِكَ قَالَ اللهَ عَلَا مَسْجَدَكَ فَرَسَ الْمُجَاهِدِ لَيَسْتَنَّ فِي طَوِلِهِ فَيكُتَبُ لَهُ حَسنَاتٍ \_ . اَبُوْ هُرَيْرَةَ اِنَّ فَرَسَ الْمُجَاهِدِ لَيَسْتَنَّ فِي طَولِهِ فَيكُتَبُ لَهُ حَسنَاتٍ \_ .

২৫৭৯. আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। এক ব্যক্তি রসূলুল্লাহ (স)-এর নিকট এসে বলল, আমাকে এমন কোন কাজ বলে দিন যা জিহাদের সমকক্ষ। তিনি জবাব দিলেন, না, এমন কোন কাজ নেই, যা জিহাদের সমকক্ষ হতে পারে। তবে হাঁ, মূজাহিদ দল যখন রওয়ানা হয়ে যাবে, তখন তৃমি মসজিদে প্রবেশ করে নামাযে দাঁড়িয়ে যাও; অবিরাম নামায আদায় করতে থাকো, ক্লান্তি বোধ করো না এবং ক্রমাগত রোযা রাখো, বিরতি দিও না। (এ কথা শুনে) লোকটি বললো, কে তা করতে সক্ষম ? আবু হুরাইরা (রা) বলেন, মূজাহিদের ঘোড়া যখন রশিতে বাঁধা অবস্থায় ঘাস খেতে এদিক ওদিক ঘোরাফেরা করে, তখনও তাঁর জন্য নেকী বা কল্যাণ লিপিবদ্ধ হয়।

২-অনুচ্ছেদ ঃ মানবন্ধাতির মধ্যে সেই মুমিন সবেত্তিম, যে তার প্রাণ ও সম্পদ দিয়ে আল্লাহর পথে জিহাদ করে। মহান আল্লাহর বাণীঃ

يَّا اَيُّهَا اللَّذِيْنَ اٰمَنُوْا هَلُ اَدُلُّكُمْ عَلَى تِجَارَةٍ تُنْجِيْكُمْ مِن عَذَابٍ اَلْيُمِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَرَسُوْلِهِ وَتُجَاهِدُونَ فِي سَبِيْلِ اللهِ بِأَمْوَالِكُمْ وَ اَنْفُسُكُمْ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ اللهِ بِأَمْوَالِكُمْ وَ اَنْفُسُكُمْ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ اللهِ بِأَمْوَالِكُمْ وَ اَنْفُسُكُمْ ذَٰلُكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ اللهِ اللهِ بِأَمْوَالِكُمْ وَ الْكُمْ خَيْلًا اللهُ اللهِ اللهُ اللهُولِي اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُولِي اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُولِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُولِ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ الل

"হে ঈমানদারগণ ! আমি কি তোমাদেরকে এমন একটা ব্যবসায়ের সন্ধান বলে ত্রব যা তোমাদেরকে দোয়খের কষ্টকর শান্তি থেকে মুক্তি দান করবে ? তোমরা আল্রাহ ও তাঁর রস্লের প্রতি ঈমান আনো, আর আল্লাহর পথে প্রাণ ও সম্পদ দিয়ে জিহাদ কর ----- এটাই বড় রকমের সফলতা –(স্রা আস সফ ঃ ১০-১২)।"

٢٥٨١ - عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ قَالَ سَمَعَتُ رَسُوْلَ اللهِ عَنَ يَقُولُ مَثَلُ الْلُجَاهِدُ فِي سَبِيلِهِ كَمَثَلِ الصَّائِمِ الْقَائِمِ وَتَوَكَّلُ اللهُ وَاللهُ وَاللهُ اَعْلَمُ بِمَنْ يُجَاهِدُ فِي سَبِيلِهِ كَمَثَلِ الصَّائِمِ الْقَائِمِ وَتَوَكَّلُ اللهُ الْمُجَاهِدِ فِي سَبِيلِهِ بِأَنْ يُّتَوَ فَاهُ أَنْ يُّدُخِلَهُ الْجَنَّةَ أَوْ يَرْجِعَهُ سَالِمًا مِعَ آجُرِ أَوْ غَنِيمَةٍ -

২৫৮১ আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রস্লুল্লাহ (স)-কে বলতে গুনেছি, আল্লাহর পথে জিহাদকারী, অবশ্যি আল্লাহই ভাল জানেন তাঁর পথে সত্যিকার জিহাদকারী কে, এমন এক রোযাদাদের ন্যায় যে অবিরাম রোযা রাখে ও নামায আদায় করে। আল্লাহ তাঁর পথে জিহাদকারীর ব্যাপারে এই দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন যে, সে মৃত্যুবরণ করলে তাকে জানাত দান করবেন, অথবা গায়ী (বিজয়ী) বানিয়ে নিরাপদে পুরস্কার (সওয়াব) অথবা গনীমতসহ ঘরে ফিরিয়ে আনবেন।

৩-অনুচ্ছেদ ঃ নারী ও পুরুষের জিহাদে অংশগ্রহণ ও শাহাদাতের মর্যাদাশাভের জন্য দোআ করা। উমার (রা) বলেন, হে আল্লাহ ! আমাকে তোমার রস্পের শহরে শহীদ হওয়ার মর্যাদা দান কর।

٢٥٨٢ – عَنْ اَنْس بْنِ مَالِكِ اَنَّهُ سَمِعَهُ يَقُولُ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ عَنَّ يَدُخُلُ عَلَى أُمِّ جَرَامٍ بِنْتِ مِلْحَانَ فَتَطَّعِمُ هُ وَكَانَتُ أُمُّ حَرَامٍ تَحْتَ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ فَدَخَلُ عَلَيْهَا رَسُولُ اللَّهِ مِنْ الصَّامِتِ فَدَخَلُ عَلَيْهَا رَسُولُ اللَّهِ مِنْ الصَّامِتِ فَدَخَلُ عَلَيْهَا رَسُولُ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مَنَّ أُمَّ اسْتَدُقَظَ وَهُو يَضُحَكُ فَا رَسُولُ اللهِ قَالَ نَاسٌ مِنْ أُمَّتِي عُرِضُوا يَضْحِكُكَ يَا رَسُولَ اللهِ قَالَ نَاسٌ مِنْ أُمَّتِي عُرِضُوا عَلَى اللهِ عَنَا اللهِ عَنْ الْاَسِرُةِ اَوْ مِثْلَ عَلَى الْاَسِرُةِ اَوْ مِثْلَ عَلَى الْاَسِرُةِ اَوْ مِثْلَ

الْلُوْكَ عَلَى الْاَسِرَّةِ شَلَكَّ السَّحٰقُ قَالَتُ فَقُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللهِ اَدْعُ الله اَنْ يَجْعَلَنِي مَنْهُمْ فَدَعَا لَهَا رَسُولُ اللهِ فَعُلَ اللهِ قَالَ نَاسٌ مِنْ اُمَّتِي عُرضُواعَلَى غُزَاةً فِي فَقُلْتُ وَمَا يُضْحَكُكَ يَا رَسُولَ اللهِ قَالَ نَاسٌ مِنْ اُمَّتِي عُرضُواعَلَى غُزَاةً فِي سَبِيلِ اللهِ كَمَا قَالَ الْاَوَّلَ قَالَتُ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ اُدْعُ اللهِ اَنْ يَجْعَلَنِي سَبِيلِ اللهِ كَمَا قَالَ الْاَوَّلِينَ فَرَكِبَتِ الْبَحْرَ فِي زَمَانِ مُعَاوِيَةَ ابْنِ ابِي سَفْيَانَ مَنْ الْاَوَّلِينَ فَرَكِبَتِ الْبَحْرَ فَيْ زَمَانِ مُعَاوِيَةَ ابْنِ ابِي سَفْيَانَ مَنْ الْاَوَّلِينَ فَرَكِبَتِ الْبَحْرَ فَيْ زَمَانِ مُعَاوِيَةَ ابْنِ ابِي سَفْيَانَ مَنْ الْاَوْلِينَ فَركِبَتِ الْبَحْرَ فَيْ زَمَانِ مُعَاوِيَةَ ابْنِ ابْي سَفْيَانَ مَنْ الْاَوْلِينَ فَركبَتِ مِنَ الْاَوْلِينَ فَركبَتِ الْبَحْرَ فَيْ زَمَانِ مُعَاوِيَةَ ابْنِ ابِي سَفْيَانَ مَنْ الْاَوْلِينَ فَركبَتِ مِنَ الْاَبْحُرِ فَيْ لَكُتْ مِنْ الْاَوْلِينَ فَركبَتِ مِنَ الْاَبْحُرِ فَيْ لَكُنْ مَانِ مُعَاوِيةً ابْنِ اللهِ عَالَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ ا

২৫৮২, আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত। রস্বুল্লাহ (স) উম্মে হারাম বিনতে মিলহান (রা)-র বাড়ীতে যাতায়াত করতেন। আর তিনি তাঁকে (বাড়ীতে গেলে) কিছু খেতে দিতেন। উম্মে হারাম (রা) ছিলেন উবাদাহ ইবনে সামেত (রা)-এর ব্রী। ১ একদিন রসুলুল্লাহ (স) তাঁর বাডীতে গমন করলে তিনি তাঁকে আহার করানোর পর তাঁর মাথার উকুন বাছতে শুরু করলেন আর রস্পুল্লাহ (স) ঘুমিয়ে পড়লেন। কিছুক্ষণ পর তিনি হাসতে হাসতে জেগে উঠলেন। উল্মে হারাম (রা) বলেন, আমি জিজেস করলাম, হে আল্লাহর রসুল ! আপনার হাসির কারণ কি ৷ তিনি বললেন, এইমাত্র স্বপ্লে আমার উন্মতের কিছু সংখ্যক লোককে আল্লাহর পথে যুদ্ধরত অবস্থায় আমার সম্মুখে পেশ করা হলো। তাঁরা বাদশাহী জাঁকজমকে এই সমদের মাঝে জাহাজের আরোহী হয়ে সিংহাসনে উপবিষ্ট ছিল অথবা বাদশাহদের মত সিংহাসনে উপবিষ্ট ছিল। উম্মে হারাম (রা) বলেন, আমি বললাম্ হে আল্লাহর রসূল ! আপনি আল্লাহর কাছে দোআ করুন্ যেন আল্লাহ আমাকেও তাদের অন্তর্ভুক্ত করেন। রসূলুল্লাহ (স) তাঁর জন্য দোআ করলেন। অতপর তিনি মাথা রেখে আবার ঘুমিয়ে পড়লেন এবং কিছু সময় পরে আবার হাসিমুখে জেগে উঠলেন। (উম্মে হারাম বলেন্) আমি জিজ্ঞেস করলাম্ হে আল্লাহর রসুল ! আপনি কি কারণে হাসছেন ? তিনি জবাব দিলেন, এইমাত্র স্বপ্নে আমার উন্মতের কিছু সংখ্যক লোককে আল্লাহর পথে জিহাদরত অবস্থায় আমার সম্মুখে পেশ করা হয় ৷---- তিনি ঠিক তেমন বললেন, যেমন তিনি প্রথমবার বলেছিলেন। উমে হারাম (রা) বর্ণনা করেন, আমি বললাম, হে আল্লাহর রসূল ! আপনি আল্লাহর কাছে দোআ করুন যেন তিনি আমাকেও তাদের অন্তর্ভুক্ত করেন। রসুলুল্লাহ (স) বললেন, তুমি প্রথম দলের মধ্যে আছ। অতপর তিনি (উম্মে হারাম) মুয়াবিয়া ইবনে আবু সৃফিয়ানের শাসনকালে জিহাদের উদ্দেশ্যে জাহাজে সমদ্রে যাত্রা করেন। যুদ্ধ থেকে ফিরে এসে তিনি জাহাজ থেকে অবতরণের সময় সওয়ারী জন্তুর পিঠ থেকে পড়ে ইন্তেকাল করেন।

৪-অনুচ্ছেদ ঃ আল্লাহর পথে জিহাদকারীদের মর্যাদা। (কুরআন মজিদে) বলা হয়েছে । واذا এই আমার পথ এই আমার পথ। (কুরআন মজিদে আরো আছে) ঃ شبيلى وهـذه سبيلى "তাঁরা মর্যাদা লাভ করবে, তাদের জন্য মর্যাদা রয়েছে।"

উল্লেখ্যারাম বিনতে মিলহান রস্লুলাহ (স)-এর মুহ্রিমা (যাকে বিবাহ করা হারাম) ছিলেন। ইবনে আবদুপ বারের মতে ্তিনি রস্লুলাহ (স)-এর দুধ সম্পর্কের খালা ছিলেন।

٢٥٨٢ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ مَنْ أَمَنَ بِاللهِ وَ بِرَسُولُهِ وَأَقَامَ الصَّلاَةَ وَ صَامَ رَمَضَانَ كَانَ حَقًّا عَلَى اللهِ اَنْ يُدُخِلَهُ الْجَنَّةَ جَاهَدُ فَي سَبِيلِ اللهِ اَوْ جَلَسَ فِي اَرْضِهِ النَّتِي وُلِدَفِيْهَا فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللهِ اَفَلاَ فَي سَبِيلِ اللهِ اَوْ جَلَسَ فِي اَرْضِهِ النَّتِي وُلِدَفِيْهَا فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللهِ اَفَلاَ نُبَشِرُ النَّاسَ قَالَ انَّ فِي الْجَنَّةِ مِائَةً دَرَجَة اَعَدَّهَا اللهُ لِلمُجَاهِدِيْنَ فِي سَبِيلِ للهِ مَا بَيْنَ السَّمَّاءِ وَالْاَرْضِ فَإِذَا سَاللهُ لَلمُجَاهِدِيْنَ اللهُ فَاسَالُوهُ اللهِ مَا بَيْنَ السَّمَّاءِ وَالْاَرْضِ فَإِذَا سَاللهُ لَامُجَاهِدِيْنَ اللهُ فَاسَالُوهُ اللهِ اللهِ مَا بَيْنَ الدَّرَجَتَيْنِ كَمَا بَيْنَ السَّمَّاءِ وَالْاَرْضِ فَإِذَا سَاللهُ مَا اللهُ فَاسَالُوهُ اللهِ وَالْمَا اللهُ اللهِ اللهِ مَا بَيْنَ الدَّرَجَتَيْنِ كَمَا بَيْنَ السَّمَّاءِ وَالْاَرُضِ فَإِذَا سَالْتُهُ اللهُ فَاسَالُوهُ وَاللهُ وَاللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ فَاسَالُوهُ وَاللهُ مَا بَيْنَ الدَّرَجَتَيْنِ كَمَا بَيْنَ السَّمَّاءِ وَالْاَرُضِ فَإِذَا هُواللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَاللهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ اللهُ فَاسَالُوهُ اللهُ وَاللهُ وَاللهُ اللهُ وَالْوَالُولُ اللهُ اللهُ

২৫৮৩. আবু হুরাইরা (রা) থেকে বার্ণত। তিনি বলেন, নবী (স) বলেছেন, থে ব্যক্তি আল্লাহ ও তাঁর রস্লের প্রতি ঈমান আনে, নামায কায়েম করে এবং রোষা রাখে, সে আল্লাহর পথে জিহাদ করুক কিংবা তাঁর জন্যভূমিতে চুপচাপ বসে থাকুক, তাকে জানাত দান করা আল্লাহর জন্য কর্তব্য হয়ে দাঁড়ায়। লোকেরা বলল, হে আল্লাহর রস্ল ! আমরা কি এ সুসংবাদ অন্য লোকদেরকে জানাব না । তিনি বললেন, আল্লাহ তাঁর পথে জিহাদকারীদের জন্য জানাতে এক শ'টি মর্যাদার স্তর তৈরী করে রেখেছেন। যে কোন দু'টি স্তরের মাঝখানে আসমান ও যমীনের ব্যবধান। কাজেই তোমরা আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করলে ফেরদাউসের জন্য প্রার্থনা করো। কেননা সেটিই জানাতের সর্বোচ্চ ও সর্বোত্তম অংশ। এরই উপরিভাগে মহান করুণাময় আর-রাহমানের আর্শ্, যেখান থেকে জানাতের নদীসমূহ প্রবাহিত হচ্ছে।

٢٥٨٤- عَنْ سَمَرَةَ قَالَ النَّبِيِّ رَأَيْتُ اللَّيْلَةَ رَجُلَيْنِ اتَيَانِي فَصَعِدَابِي الشَّجَرَةَ فَأَدُخَلَانِي دَارًا هِيَ اَحْسِنُ وَاقْضَلُ لَمْ اَرَ قَطُّ اَحْسِنَ مِنْهَا قَالاَ (قَالَ) اَمَّا هُذِهِ الدَّارُ فَدَارُ الْشُهُدَاء ـ

২৫৮৪. সামুরা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী (স) বলেছেন, আজ রাতে স্বপ্নে আমি দেখতে পেলাম, দু'জন লোক আমার নিকট আসল এবং আমাকে নিয়ে গাছে উঠল। অতপর তারা আমাকে এমন একটি সুন্দর ও উত্তম ঘরে প্রবেশ করিয়ে দিল, যার চেয়ে সুন্দর ঘর আমি কখনও দেখিনি। অতপর তারা উভয় আমাকে বলল, এই ঘরটি হলো শহীদদের ঘর।

৫-অনুচ্ছেদ ঃ আল্লাহর পথে একটা সকাল ও একটা সন্ধ্যা ব্যয় করা এবং জানাতে তোমাদের কারও জন্য ধনুকের জ্যা (দুই প্রান্ত) পরিমাণ স্থান।<sup>২</sup>

২, আল্লাহর পথে এত অল্ল সময় বায় করাও ইসলামের দৃষ্টিতে অতাও মূলবোদ । ধনুকের জ্যা বলতে বুঝায় দুই প্রান্তের মধ্যন্তিত অর্ধ বতাকার জায়গাটুক অর্থাৎ অতি অল্ল পরিমাণ জায়গা:

٥٨٥٠ - عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ لَغَدُوَةٌ فِي سَبِيلِ اللهِ اَرْ رَوْحَةٌ خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فَيْهَا -

২৫৮৫. আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (স) বলেছেন, আল্লাহর পথে একটা সকাল অথবাএকটা সন্ধ্যা ব্যয় করা দুনিয়া ও এর সমস্ত সম্পূদ থেকে উত্তম।

٢٥٨٦ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ عِيِّ قَالَ لَقَابُ قَوْسٍ فِي الْجَنَّةِ خَيْرٌ مِمَّا تَطْلُعُ عَلَيْهِ الشَّمْسُ وَتَغُرُبُ وَقَالَ لَغَدُوَةٌ أَوْ رَوْحَةٌ فِي سَبِيلِ اللهِ خَيْرٌ مَمَّا تَطْلُعُ عَلَيْهِ الشَّمْسُ وَتَغُرُبُ \_

২৫৮৬. আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (স) বলেছেন, জান্নাতে ধনুকের জ্যা পরিমাণ (সামান্য) জায়গা যে বিশাল এলাকা জুড়ে সূর্য উদিত হয় ও অস্ত যায় সে পরিমাণ জায়গার চাইতেও উত্তম। রস্লুলাহ (স) আরো বলেছেন, আল্লাহর পথে একটি সকাল অথবা একটি সন্ধ্যা ব্যয় করা, যে বিশাল অঞ্চল জুড়ে সূর্যের উদয়ান্ত ঘটে তাঁর চেয়েও উত্তম।

٢٥٨٧ - عَنْ سَهُلِ بُنِ سَعْدٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ الرَّوْحَةُ وَالغَدوَةُ فِي النَّبِيِّ ﷺ قَالَ الرَّوْحَةُ وَالغَدوَةُ فِي سَبِيْلِ اللهِ اَفْضلُ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيْهَا \_

২৫৮৭ সাহল ইবনে সা'দ (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (স) বলেন, একটি সন্ধ্যা ও একটি সকাল আল্লাহর পথে ব্যয় করা দুনিয়া ও এর সমস্ত সম্পদ থেকে উত্তম।

২৫৮৮. আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (স) বলেছেন, এমন কোন ব্যক্তিনেই যে, মৃত্যুর পরে দুনিয়ায় ফিরে আসতে আনন্দ পাবে, যে আল্পাহর কাছে কল্যাণ প্রাপ্ত হয়েছে, এমনকি তাকে দুনিয়া ও তার সমস্ত সম্পদ দান করা হলেও। কিন্তু শহীদগণ তার ব্যতিক্রম, কেননা সে (বাস্তব ক্ষেত্রে) শাহাদাতের মর্যাদা দেখতে পারবে। সুতরাং সে দুনিয়ায় ফিরে এসে আর একবার (আল্পাহর পথে) প্রাণ দিতে আনন্দ অনুভব করবে। ছমাইদ (র) বলেন, আমি আনাস ইবনে মালেক (রা)-কে নবী (স) থেকে এ কথাও বর্ণনা করতে ভনেছি যে, অবশ্যি একটি সকাল অথবা একটি সন্ধ্যা আল্পাহর পথে ব্যয় করা দুনিয়া ও এর সকল সম্পদের চেয়ে কল্যাণকর। জানাতে ধনুকের জ্যা পরিমাণ অথবা চাবুক রাখার পরিমাণ তোমাদের কারো জায়গা দুনিয়া ও তার সমস্ত সম্পদের চেয়ে উত্তম। জানাতে বসবাসরত কোন নারী (হুর) যদি পৃথিবীর পানে উকি দিতো তবে গোটা জগতটা (তাঁর রূপের ছটায়) আলোকোজ্জল হয়ে উঠতো এবং সুগন্ধিতে আমোদিত হতো। জানাতবাসিনীদের (হুরদের) মাথার ওড়নাও গোটা দুনিয়া ও তাঁর সম্পদ রাশির চেয়ে উত্তম।

#### ৭-অনুচ্ছেদ ঃ শাহাদাতের আকাঙ্খা করা।

٢٥٨٩ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيِّ عَنَى يَقُولُ وَالَّذِي نَفْسِيُ بِيدِهِ لَوْلاَ انَّ رِجَالاً مِّنَ الْمُؤْمِنِيْنَ لاَ تَطِيْبُ اَنْفُسِهُمْ اَنْ يَتَخَلَّفُوا عَنِّيْ وَلاَ اجِدِهِ لَوْلاَ انَّ رِجَالاً مِّنَ الْمُؤْمِنِيْنَ لاَ تَطِيْبُ اَنْفُسِهُمْ اَنْ يَتَخَلَّفُوا عَنِيْ وَلاَ اجَدِدُهُ مَا اَحْمِلُهُمْ عَلَيْهِ مَا تَخَلَّفُتُ عَنْ سَرِيَّةٍ تَغُزُوا (تَفْدَوُا) فِي سَبِيلِ اللهِ وَالدِّيْ نَفْسِي بِيدِه لَوَدِدْتُ انِّي اُقْتَلُ فِيْ سَبِيلِ اللهِ ثُمَّ اُحْيَا ثُمَّ اُقْتَلُ ثُمَّ اَحْياً ثُمَّ الْقَالُ فَيْ سَبِيلِ اللهِ ثُمَّ اُحْيا ثُمَّ اُقْتَلُ ثُمَّ اَحْيا ثُمَّ اللهِ ثُمَّ الْحَيا ثُمَّ الْقَالُ فَي سَبِيلِ اللهِ ثُمَّ الْحَيا ثُمَّ الْقَالُ ثُمَّ الْحَيا اللهِ ثُمَّ الْحَيا ثُمَّ الْحَيا ثُمَّ الْحَيا ثُمَّ الْحَيا اللهِ اللهِ اللهِ عُمْ الْحَيا ثُمَّ الْحَيا ثُمَّ الْحَيا اللهِ عُلَا اللهِ اللهِ اللهِ عُمْ الْحَيا ثُمْ الْحَيا اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ الله

২৫৮৯. আবু হুরাইরা (রা) বলেন, আমি নবী (স)-কে বলতে শুনেছি ঃ সেই পবিত্র সন্তার শপথ যাঁর মুঠোর মধ্যে আমার প্রাণ ! যদি কিছু সংখ্যক মুসলমান এমন না হতো যারা আমার সাথে জিহাদে অংশগ্রহণ করার পরিবর্তে পেছনে থেকে যাওয়া আদৌ পসন্দ করবে না এবং যাদের সবাইকে আমি সাওয়ারী জন্তুও সরবরাহ করতে পারবো না বলে আশংকা না হতো, তাহলে আল্লাহর পথে যুদ্ধরত কোন ক্ষুদ্র সেনাদল থেকেও আমি পেছনে থাকতাম না। যাঁর হাতে আমার প্রাণ সেই মহান সন্তার শপথ করে বলছি, আমার নিকট অত্যন্ত পসন্দনীয় বিষয় হচ্ছে, আমি আল্লাহর পথে নিহত হয়ে যাই অতপর জীবন লাভ করি, আবার নিহত হই, অতপর আবার জীবন লাভ করি, আবার নিহত হই, পুনরায় জীবন লাভ করি এবং পুনরায় নিহত হই।

. ٢٥٩- عَنْ انَسِ بْنِ مَالِكِ قَالَ خَطَبَ النَّبِيِّ فَقَالَ اَخَذَ الرَّايَةَ زَيْدٌ فَأَصِيْبَ خُمَّ اَخَذَهَا عَبْدُ اللهِ بْنُ رَوَاحَةَ فَأَصِيْبَ ثُمَّ اَخَذَهَا خَلَا اللهِ بْنُ رَوَاحَةَ فَأَصِيْبَ ثُمَّ اَخَذَهَا خَالدُ بْنُ الْوَلِيْدِ عَنْ غَيْرِ امْرَةٍ فَقُتَحَ لَهُ وَقَالَ مَا يَسُرُّنَا اَنْهُمْ عَنْدَنَا قَالَ اَيُّوْبُ وَقَالَ مَا يَسُرُّنَا اَنْهُمْ عَنْدَنَا قَالَ اَيُّوْبُ أَوْ قَالَ مَا يَسُرُّنَا اَنْهُمْ عَنْدَنَا قَالَ اَيُّوْبُ

২৫৯০. আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত। (মুতার যুদ্ধে সেনাদল পাঠানোর পর একদিন) রস্লুল্লাহ (স) খুতবা দিতে গিয়ে বললেন, যায়েদ পতাকা ধারণ করলো, কিন্তু নিহত হলো। তারপর জাফর পতাকা ধারণ করলো, সেও নিহত হলো। অতপর আবদুল্লাহ ইবনে রাওয়াহা পতাকা ধারণ করলো, কিন্তু সেও নিহত হলো। এরপর খালিদ ইবনে ওয়ালিদ নেতা মনোনীত হওয়া ছাড়াই পতাকা ধারণ করলো এবং বিজয় লাভ করলো। নবী (স) আরো বললেন, তাঁরা (শাহাদাতের মর্যাদা লাভ না করে) এই সময় আমাদের মাঝে থাকলে তা আমাদের জন্য আনন্দনায়ক হতো না। অপর বর্ণনায় আছে, নবী (স) বলেছিলেন, তাদের নিকট (যারা শহীদ হয়েছে) শাহাদাতের মর্যাদা লাভ না করে—এই মুহূর্তে আমাদের মাঝে অবস্থান আনন্দনায়ক হতো না। এই কথাগুলো বলার সময় নবী (স)-এর দু' চোখ দিয়ে অশ্রুণ গড়িয়ে পড়ছিলো।

৮-অনুচ্ছেদ ঃ কোন ব্যক্তি আল্লাহর পথে সওয়ারী জন্তুর পিঠ থেকে পড়ে মারা গেলে সে তাদেরই (জিহাদকারীদের) অন্তর্ভুক্ত এবং তার মর্যাদা সম্পর্কে বর্ণনা। আল্লাহর বাণী ঃ

وَمَنْ يَخْرُجُ مِنْ بَيْتِهِ مِلْهَاجِرًا إِلَى اللهِ وَرَسْوْلِهِ ثُمَّ يُدُرِكُهُ الْمَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ اَجْرُهُ عَلَى اللهِ عَلَى الللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى ع

"যে ব্যক্তি আল্লাহ ও তাঁর রস্লের উদ্দেশ্যে মুহাজির হয়ে ঘর থেকে বের হয়ে মৃত্যুমুখে পতিত হল, তার পুরস্কারের ভার আল্লাহর উপর।"

(সূরা আন নিসা ঃ ১০০)।

২৫৯১. আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে তাঁর খালা উন্মে হারাম বিনতে মিলহান (রা)এর সূত্রে বর্ণিত ঃ উন্মে হারাম (রা) বলেছেন, একদিন নবী (স) আমার নিকটবর্তী একটি
জায়গায় ঘুমাচ্ছিলেন। তিনি হাসিমুখে জেগে উঠলে আমি তাঁর হাসির কারণ জিজ্ঞেস
করলাম। তিনি বললেন, বাদশাহদের মত সিংহাসনে উপবিষ্ট অবস্থায় এই নীল সমুদ্রে
(ভাসমান জাহাজের) আরোহী হিসেবে আমার উন্মাতের কিছু সংখ্যক লোককে এইমাত্র
স্বপ্নে আমার সন্মুখে উপস্থিত করা হলো। উন্মে হারাম (রা) বললেন, আল্লাহর কাছে দোআ

করুন, তিনি যেন আমাকে তাদের অন্তর্ভুক্ত করেন। তিনি তাঁর জন্য দোআ করলেন। দ্বিতীয়বার তিনি নিদ্রা গেলেন এবং পূর্বের মত করলেন। উম্মে হারামও পূর্বের মত জিজ্ঞেস করলে তিনি পূর্বের মতই জবাব দান করলেন। উম্মে হারাম (রা) বললেন, আল্লাহর কাছে দোআ করুন, তিনি যেন আমাকে তাদের অন্তর্ভুক্ত করেন।" তিনি (স) বললেন, তুমি তাদের প্রথম দলে থাকবে। মুয়াবিয়া (রা)-এর সাথে মুসলমানরা যখন প্রথমবারের মত নৌযোদ্ধা হিসেবে সমুদ্রপথে যুদ্ধযাত্রা করলো, তখন তিনিও (উম্মে হারাম) তাঁর স্বামী উবাদা ইবনে সামেত (রা)-এর সাথে যাত্রা করলেন। এই যুদ্ধ থেকে তাঁরা (মুসলিমগণ) প্রত্যাবর্তন করে সিরিয়ায় (সমুদ্রতীরে) অবতরণ করলে উম্মে হারামের আরোহণের জন্য একটি সওয়ারী জম্বু আনা হলো। জম্বুটি তাকে পিঠ থেকে ফেলে দিলে তিনি মারা গেলেন।

৯-অনুচ্ছেদ ঃ যে ব্যক্তি আল্লাহর পথে রক্তাক্ত এবং বর্ণাবিদ্ধ হলো (তাঁর মর্যাদা সম্পর্কে)।

২৫৯২. আনাস (রা) বর্ণনা করেন, নবী (স) বনী সুলাইমের ৭০জন লোকের একটা দলকে ইসলাম প্রচারের জন্য বনী আমের গোত্রে প্রেরণ করলেন। তারা (বিরে মাউনা নামক কৃপের) নিকট পীছলে আমার মামাও সকলকে বললেন, আমি প্রথমে তাদের কাছে যাই। যদি তারা আমাকে নিরাপত্তা দান করে এবং আমি রস্পুলুল্লাহ (স)-এর বাণী তাদের নিকট পৌছাতে পারি, তবে তো ভাল। অন্যথায় তোমরা তো নিকটেই অবস্থান করবে। অতএব তিনি অগ্রসর হয়ে গেলেন এবং তারা তাঁকে নিরাপত্তা প্রদান করলো। যখন তিনি রস্পুলুল্লাহ (স)-এর বাণী তাদের নিকট বর্ণনা করছিলেন, ঠিক সেই সময় তাঁরা (বনী আমের গোত্রের লোকজন) একটি লোককে ইশারা করলে সে তাঁকে বর্শাবিদ্ধ করে এপিঠ ওপিঠ করে দিলো। সেই সময় তিনি উচ্চারণ করলেন, আল্লান্থ আকবার, কাবার প্রভুর

৩, তার নাম হারাম ইবনে মিলহান (রা)।

শপথ ! আমি সফল হয়েছি। অতপর তাঁরা তাঁর অবশিষ্ট সঙ্গীদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়লো এবং জনৈক খোঁড়া ব্যক্তি ছাড়া সবাইকে হত্যা করতে সক্ষম হলো। খোঁড়া লোকটি পাহাড়ে আরোহণ করেছিলো। বর্ণনাকারী হাম্মাম বলেন, আমার মনে হয়, আরো একজন লোক তাঁর সাথে ছিলো। নবী (স)-কে জিবরীল এসে খবর দিলেন যে, তাঁরা তাদের প্রভুর সান্নিধ্যে চলে গিয়েছেন। তিনি তাদের প্রতি সভুষ্ট হয়েছেন এবং (পুরস্কৃত করে) তাদেরকেও সভুষ্ট করেছেন। আনাস (রা) বলেন, (এরপর) আমরা কুরআনের মধ্যে এই বাক্যটি পাঠ করতাম ঃ "আমাদের কওমকে খবর পৌছিয়ে দাও যে, আমরা প্রভুর সান্নিধ্যে পৌছে গিয়েছি। তিনি আমাদের প্রতি সভুষ্ট হয়েছেন এবং আমাদেরও সভুষ্ট করেছেন।" পরে (এ বাক্যটি) মানসুখ হয়ে যায়। অতপর রস্লুক্সু (স) আল্লাহ ও তাঁর রস্লের অবাধ্যতা ও বিরোধিতার কারণে রে'ল, যাকওয়ান, বনী লিহ্যান এবং বনী উসায়্যাহ গোত্রের উপর চল্লিশ দিন পর্যন্ত বদদোআ করেন।

٣٥٩٣ - عَنْ جَنْدُبٍ بَنِ سَنْيَانَ أَنَّ رَسُولَ اللَهِ ﴿ كَانَ فِي بَعْضِ الْمَشَاهِدِ وَقَدْ دَمِيْتُ وَفِي سَبِيْلِ اللَّهِ مَا لَقِيْتٍ . وَقَدْ دَمِيْتُ وَفِيْ سَبِيْلِ اللَّهِ مَا لَقِيْتٍ . وَقَدْ دَمِيْتُ وَفِيْ سَبِيْلِ اللَّهِ مَا لَقِيْتٍ .

২৫৯৩. জুনদুব ইষনে সুফিয়ান (রা) থেকে বর্ণিত। কোন এক যুদ্ধে রসূলুল্লাহ (স)-এর একটি আঙুল আঘাতে রক্তাক্ত হলে তিনি এই কবিতাটি আবৃত্তি করেন ঃ الله ما لقيت وفي سبيل الله ما لقيت (তিন্দুই নও; তুমি তো আল্লাহর পথেই রক্তাক্ত হয়েছো।"

১০-অনুচ্ছেদ ঃ যে ব্যক্তি মহামহিম আল্লাহর পথে আহত হয়।

٢٥٩٤ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ قَالَ وَالنَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لاَ يُكَلِّمُ أَحَدَّ فِي سَبِيْلِهِ اللَّهِ جَاءَ يَوْمَ الْقَيِامَةِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَنْ يُكَلِّمُ فِي سَبِيْلِهِ اللَّهَ جَاءَ يَوْمَ الْقَيِامَةِ وَاللَّهُ لُولَ الدَّمِ وَالرِّيْحُ رِيْحُ الْمِسْكِ \_

২৫৯৪. আবু হুরাইরা (রা) থেকে বার্ণত। রসূলুল্লাহ (স) বলেছেন, যাঁর হাতের মুঠোয় আমার প্রাণ সেই সন্তার শপথ ! কোন ব্যক্তি আল্লাহর পথে আঘাতপ্রাপ্ত হলে, আল্লাহই ভাল করে জানেন কে সত্যিকার অর্থে তাঁর পথে আঘাতপ্রাপ্ত হয়, কিয়ামতের দিন সে আহত অবস্থায় তাজা রক্তসহ উপস্থিত হবে, আর তা থেকে মেশকের সুগন্ধি আসতে থাকবে।

১১-অনুচ্ছেদ ঃ মহান আল্লাহর বাণী ঃ

"(হে নবী) তুমি বলে দাও, তোমরা আমাদের জন্য দু'টি কল্যাণের (শাহাদাতের অথবা বিজয়) যে কোন একটির জন্য অপেকা করছ।" (স্রা আত তাওবা ঃ ৫২) যুদ্ধ পানিপাত্রের মত (যুদ্ধে উত্থান-পতন অবধারিত, একদল বিজয়ী হলে অপর দল পরাজিত হয়)।

٢٥٩٥ - عَنْ عَبْدِ اللهِ بْن عَبَّاسٍ أَنَّ اَبَا سَفْيَانَ اَخْبَرَهُ أَنَّ هِرَقَلَ قَالَ لَهُ سَالَّتُكَ كَيْفَ كَانَ قِتَالُكُمُ الِيَّاهُ فَزَعَمْتُ أَنَّ الْحَرْبَ سِجَالٌ وَدُولٌ فَكَذَٰ لِكَ الرَّسِلُ تُبْتَلٰى ثُمَّ تَكُونُ لَهُمُ الْعَاقِبَةُ ـ

২৫৯৫. আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। আবু সুফিয়ান ইবনে হার্ব তাকে জানিয়েছেন; হিরাকল (রোম সমাট হিরাক্লিয়াস) তাকে বলেছিলেন ঃ আমি তোমাকে জিজ্ঞেস করলাম, তাঁর সাথে [রস্লুল্লাহ (স)-এর সাথে] তোমাদের যুদ্ধের ফলাফল কি । তোমার ধারণা (তুমি জবাব দিলে) ঃ যুদ্ধের ফলাফল কখনো আমাদের অনুকূলে আবার কখনো তাদের অনুকূলে। হিরাক্ল বললেন ঃ রস্লগণ এভাবেই পরীক্ষিত হয়ে থাকেন। কিন্তু পরিণাম তাদেরই অনুকূলে হয়।

### ১২-অনুচ্ছেদ ঃ মহান আল্লাহর বাণী ঃ

مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهِ عَلَيْهِ فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ وَمَنِهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلًا لا (الاحزاب)

"মুমিনদের মধ্যে কতেকে আল্লাহর সাথে তাদের কৃত ওয়াদা পূর্ণ করেছে, তাদের কেউ কেউ শাহাদাত বরণ করেছে এবং কিছু সংখ্যক প্রতীক্ষারত আছে। তাঁরা (নিজেদের) অংগীকার মোটেই পরিবর্তন করেনি।" (সূরা আহ্যাব ঃ ২৩)

٢٠٩٦- عَنْ انْسِ قَالَ غَابَ عَمِّى انْسُ بُنُ النَّضُرِ عَنْ قَتَالَ بَدْرٍ فَقَالَ لَا اللَّهُ عَبْتُ عَنْ اَوَّلِ قَتَالَ قَاتَلْتَ الْمُشْرِكِيْنَ لَئِنِ اللَّهُ اَشْهَدَنِي قَتَالَ المُشْرِكِيْنَ لَئِنِ اللَّهُ اللَّهُمَّ الْمُسْلِمُونَ قَالَ اللَّهُمَّ اَيْنَ لَيْرَيَنَ لَيْرَيَنَ اللَّهُمَّ اللَّهُمَّ اللَّهُمَّ انِيْ اللَّهُمَّ اللَّهُمَّ انِيْ اللَّهُمَّ اللَّهُمَّ انِيْ اللَّهُمَّ اللَّهُمَّ انِيْ اللَّهُمَّ اللَّهُمَّ اللَّهُمَّ انْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا صَنْعَ هَوْلاً عِيْنِي اصَحَابَهُ وَابْرَأُ اللَّكَ مَمَّا صَنْعَ هَوْلاً عِيْنِي اللَّهُمَّ اللَّهُ مَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى ال

يَةَ بِالْقَصَاصِ فَقَالَ اَنْسُ يَا رَسُوْلَ اللهِ وَالنَّذِي بَعْتُكَ بِالْحَقِّ لاَ تُكْسَرُ ثَنِيْتُهَا فَرَضُوْا بِالْاَرْشِ وَتَرَكُوا الْقَصَاصَ فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ عَبَد اللهِ مَنْ عَبَادِ اللهِ مَنْ لَوْ اَقْسَمَ عَلَى اللهِ لاَبَرَّهُ ـ

২৫৯৬. আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমার চাচা আনাস ইবনে নযর বদর যুদ্ধে শরীক হতে পারেননি। তিনি রসুলুল্লাহ (স)-কে বললেন্ হে আল্লাহর রসল ! মুশরিকদের সাথে আপনি প্রথম যে যুদ্ধটি করলেন তাতে আমি শরীক হতে পারিনি। যদি কোন সময় আল্লাহ আমাকে মুশরিকদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের সুযোগ দান করেন তবে তিনি দেখবেন, আমি কি (ভাবে যুদ্ধ) করি। অতপর যেদিন উহুদের যুদ্ধ সংঘটিত হলো এবং মুসলমানরা ছত্রভংগ হয়ে পড়লো, তখন আনাস ইবনে নয়র বলছিলেন, হে আল্লাহ ! এদের (অর্থাৎ রসূলের সাহাবীদের) কৃতকর্মের জন্য আমি তোমার কাছে অক্ষমতা প্রকাশ করছি : আর ওদের অর্থাৎ মুশরিকদের কার্যকলাপের সাথে আমার সম্পর্কহীনতা ঘোষণা করছি। অতপর তিনি অগ্রসর হলে সাদ ইবনে মুআযের সাথে তাঁর সাক্ষাত হলো। সা'দকে লক্ষ্য করে তিনি বললেন, হে সা'দ ইবনে মুআর্য, ন্যরের (আনাস ইবনে নযরের পিতা) প্রভুর কসম করে বলছি, এই মুহূর্তে জান্নাতই আমার একমাত্র কাম্য। আমি উহুদের দিক থেকে জানাতের সুগন্ধি পাছিছে। পরবর্তীকালে সা'দ (রা) तमुनुवार (म)-क वर्लाहर्लन, र आन्नारत तमुन आनाम देवरन नयत रामनि करतरह, আমি তো তেমনটি করতে সক্ষম হইনি। আনাস ইবনে মালেক (রা) বলেন, যুদ্ধের পর আমরা তাঁকে মৃত অবস্থায় পেয়েছি এবং তাঁর দেহে তলোয়ার, বর্শা ও তীরের আশিটিরও অধিক জখম দেখতে পেয়েছি । মুশরিকরা নাক কান কেটে ও চোখ উপড়িয়ে তার লাশকে বিকৃত করে ফেলার কারণে তাঁর বোন ব্যতীত কেউ তাঁকে চিনতে পারেনি। সে আঙলের ডগা দেখে তাঁকে সনাক্ত করতে সক্ষম হয়েছিলো। আনাস (রা) বলেন, আমাদের ধারণা কুরআনের এই বাণীটি তাঁর ও তাঁর অনুরূপ লোকদের সম্পর্কে নাযিল হয়েছে ঃ কুন "মুমিনদের মধ্যে থেকে किছু সংখ্যক المؤمنيان رجال صدقوا ماعاهدوا الله عليه আল্লাহর সাথে তাদের কৃত ওয়াদা পূর্ণ করেছে।" আনাস আরো বলেন যে, রুবাই নামক তাঁর এক বোন কোন এক মহিলার সামনের দাঁত ভেঙে দিয়েছিলেন। রস্লুল্লাহ (স) এ ব্যাপারে কিসাসের নির্দেশ প্রদান করলে আনাস (রা) আর্য করলেন, হে আল্লাহর রসুল ! য়ে মহান সন্তা আপনাকে সত্য বিধান দিয়ে প্রেরণ করেছেন তাঁর শপথ ! ওর দাঁত ভাঙতে দেয়া যাবে না। পরে বাদীপক্ষ কিসাসের দাবি ত্যাগ করে ক্ষতিপুরণ (আরশ) নিতে স্বীকৃত হলে রসুলুল্লাহ (স) বললেন, আল্লাহর কিছু বান্দাহ এমন আছে যে, তারা কোন ব্যাপারে আল্লহের নামে শপথ করলে তিনি তা পুরণ করে দেয়ার ব্যবস্থা করেন।

٢٥٩٧ عَنْ زَيْدَ بْنَ تَابِتِ قَالَ نَسَخْتُ الصِّحُف فِي الْمَصَاحِفِ فَفَقَدُتُ أَيَّةً مِنْ سُوْرَةِ الْاَحْزَابِ كُنْتُ السَّمَعُ رَسَوُلَ اللهِ لِلهِ اللهِ قَلَمُ الجَدَهَا الاَّ مَعَ خُزَيْمَةَ بْنِ تَابِتِ الْاَنْصِارِيِّ الَّذِي جَعَلَ رَسُولُ اللهِ عَلَى شَهَادَتَهُ شَهَادَةَ رَجُلَيْنِ وَهُوَ قَوْلُهُ مِنَ الْلُؤُمِنِيْنَ رِجَالًا صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا الله عَلَيْهِ ـ

২৫৯৭. যায়েদ ইবনে সাবেত (রা) বর্ণনা করেন, যখন আমি কুরআনের আয়াতসমূহ বিভিন্ন জায়গা থেকে একত্র করে একটি মাসহাকে লিপিবদ্ধ করলাম তখন রসূলুল্লাহ (স)-কে পাঠ করতে শুনতাম সূরা আহ্যাবের এমন একটি আয়াত খু্যাইমা ইবনে সাবেত আনসারী (রা) ব্যতীত আর কারো কাছে পেলাম না। খু্যাইমার একার সাক্ষ্যকে রসূলুল্লাহ (স) দু জনের সাক্ষের সমান ঘোষণা করেছিলেন। কুরআনের উক্ত আয়াত হলোঃ

من المؤمنين رجال صدقوا ماعاهدوا الله عليه "بإكامره برجال صدقوا ماعاهدوا الله عليه "بإكامره برخال مدورة برخال مدورة برخال مدورة الله عليه عليه المؤمنين الم

১৩-অনুচ্ছেদ ঃ জিহাদে অংশগ্রহণের পূর্বে নেক আমল করা। আবৃদ দারদা (রা) বলেছেন, তোমাদের নেক আমল অনুসারে জিহাদের পুরস্কার দেয়া হবে। ৪ আল্লাহর বাণীঃ

يَّا اَيُّهَا الَّذِيْنَ أَمَنُوا لِمَ تَقُولُونَ مَالاَ تَفْعَلُونَ كَبُرَمَقَتًا عِنْدَ اللهِ اَنْ تَقُولُوا مَا لاَ تَفْعَلُونَ كَبُرَمَقَتًا عِنْدَ اللهِ اَنْ تَقُولُوا مَا لاَ تَفْعَلُونَ ..... بُنْيَانُ مَّرْصُوصٌ .

"হে ঈমানদারগণ ! তোমরা কেন এমন কথা বলো, যা করো না ? তোমরা যা (নিজেরা) করো না তা (অন্যকে) বলা আল্লাহর নিকট অত্যন্ত অপসন্দনীয়। যারা সীসা নির্মিত প্রাচীরের মত সারিবদ্ধভাবে (সুশৃঙ্খল হয়ে) আল্লাহর পথে লড়াই (জিহাদ) করে, আল্লাহ অবশ্যই তাদেরকে ভালবাসেন। −(সূরা সফ ঃ ২-৪)

٢٥٩٨ - عَنْ البَرَّاءَ يَقُوْلُ اتَى النَّبِيَّ رَجُلٌ مُقَنَّعٌ بِالْحَدَيْدِ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللهِ أَقَاتِلُ اَوْالسَلِمُ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْ اللهِ اللهِ اللهِ عَمْلُ قَلْتِلُ فَقُتِلَ فَقَتِلَ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَمْلَ قَلْيلاً وَاجِرَ كَثِيْرًا \_

২৫৯৮. বারা' (রা) থেকে বর্ণিত। মুখমন্ডল লৌহবর্মে আবৃত অবস্থায় এক ব্যক্তি নবী (স)-এর নিকট এসে বলল, হে আল্লাহর রসূল ! (প্রথমে) আমি জিহাদে অংশগ্রহণ করব, না ইসলাম গ্রহণ করব ? তিনি বললেন, (প্রথমে) ইসলাম গ্রহণ কর, তাঁরপরে জিহাদে লিপ্ত হও। সুতরাং লোকটি ইসলাম গ্রহণ করে জিহাদে শরীক হল এবং নিহত হল। রস্পুল্লাহ (স) বললেন, সে অল্প কাজ করে বেশী পুরস্কার লাভ করল।

১৪-অনুচ্ছেদ ঃ অদৃশ্য তীরের আঘাতে যে ব্যক্তি নিহত হল।

٢٥٩٩ عَنْ آنَسٌ بْنُ مَالِكِ آنَ أُمَّ الرَّبَيِّمِ بِنْتَ الْبَرَاءِ وَهْىَ أُمُّ حَارِثَةَ بْنِ سُرَاقَةَ آتَتِ النَّبِيِّ فَقَالَتُ يَا نَبِيَّ اللَّهِ اللَّهِ اللَّ تُحَدَّثُنِي عَنْ حَارِثَةَ وَكَانَ قُتِلَ سُرَاقَةَ آتَتِ النَّبِيِّ فَقَالَتُ يَا نَبِيَّ اللَّهِ اللَّهِ الْاَ تُحَدَّثُنِي عَنْ حَارِثَةَ وَكَانَ قُتِلَ يَوْمَ بَدْرِ اصَابَهُ سَهُمَّ غَرْبٌ فَانِ كَانَ فِي الْجَنَّةِ صَبَرْتُ وَانِ كَانَ غَيْرَذُلُكِ

৪. অন্যান্য নেক আমলের অনুপাত হিসেবে জিহাদের পুরস্কার দেয়া হবে। অর্থাৎ গুধু কোন একটি নেক কাজে একজন কতথানি অগ্রসর তা দেখা হবে না, বরং সামগ্রিক দিক থেকে তা বিচার করা হবে।

اجْتَهَدْتُ عَلَيْهِ فِي الْبُكَاءِ قَالَ يَا أُمَّ حَارِثَةَ انَّهَا جِنَانٌ فِي الْجَنَّةِ وَانِّ ابْنَكِ اَصنَابَ الْفَرُدَوْسَ الْاَعْلَى ـ

২৫৯৯. আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত। বারাআ (রা)-র কন্যা এবং হারেসা ইবনে সুরাকার মাতা উন্মে রুবাই নবী (স)-এর নিকট এসে বললেন, হে আল্লাহর নবী! আপনি কি আমাকে হারেসা সম্পর্কে কিছু বলবেন না! হারেসা (রা) বদর যুদ্ধে অদৃশ্য তীরের আঘাতে মৃত্যুবরণ করেছিলেন। সে (হারেসা) যদি জান্নাতবাসী হয়ে থাকে তবে আমি ধৈর্যধারণ করব; অন্যথায় তাঁর জন্য অঝোর নয়নে কাঁদব। তিনি বললেন, হে হারেসার মা! জান্নাতে অসংখ্য বাগান আছে, আর তোমার পুত্র সেখানে সর্বোচ্চ জান্নাত ফেরদাউস লাভ করেছে।

### ১৫-অনুচ্ছেদ ঃ আল্লাহর বাণীকে সমূত্রত করার জন্য যে লড়াই (জিহাদ) করে।

٢٦٠- عَنْ آبِي مُوسَى قَالَ جَاءَ رَجُلُ اللّهِ النّبِي عِيدَ فَقَالَ الرّجُلُ يُقَاتِلُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَاتِلُ اللهِ اللهِ عَاتِلُ اللهِ عَنْ سَبِيْلِ اللهِ عَلَى الْعُلَيَا فَهُوَ فِي سَبِيْلِ اللهِ ـ

২৬০০. আবু মূসা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক ব্যক্তি নবী (স)-এর নিকট এসে বলল, এক ব্যক্তি গনীমাতের অর্থাৎ যুদ্ধলব্ধ মালের জন্য, এক ব্যক্তি প্রসিদ্ধিলাভের জন্য এবং এক ব্যক্তি তাঁর বীরত্ব প্রদর্শনের জন্য লড়াই (জিহাদে অংশগ্রহণ) করে। এদের মধ্যে কে আল্লাহর পথে (জিহাদ করে) । তিনি বললেন, যে ব্যক্তি আল্লাহর বাণীকে সমুনুত করার জন্য লড়াই করে, সে-ই আল্লাহর পথে (জিহাদ করছে)।

১৬-অনুচ্ছেদ ঃ যার পদযুগল আল্লাহর পথে ধৃলিমলিন হল। আল্লাহর বাণী ঃ

مَاكَانَ لاَهُلِ النَّدِيْنَةِ..... انَّ اللَّهُ لاَيُضِيْعُ اَجْرَ النَّحْسِنِيْنَ (التربة ـ ١٢ مَاكَانَ لاَهُلِ النَّدِيْنَةِ..... انَّ اللَّهُ لاَيُضِيْعُ اَجْرَ النَّحْسِنِيْنَ (التربة ـ ٣٩٦ سَلَّمُ "मिना ও जांत प्रांता प्रधितात्री प्रधितात्र प्रका प्रधितात्र प्रधिते प्रधितात्र प्रधिते प्रधितात्र प्रधिते प्रधिते प्रधिते प्रधिते प्रधिते प्रधिते

٢٦٠١ عَن عَبْد الرَّحْمٰنِ بْنُ جَبْرٍ أَنَّ رَسُوْلَ اللَّهِ ﷺ قَالَ مَا اَغْبَرَّتْ قَدَمَا عَبْدٍ فِي سَبِيْلِ اللهِ فَتَمَسَّهُ النَّارُ \_

২৬০১. আবু আব্স আবদুর রহমান ইবনে জাব্র (রা) থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ (স) বলেন, আল্লাহর পথে কোন বান্দার পদন্বয় ধূলিমলিন হলে তাকে (দোযখের) আগুন স্পর্শ করবে না।

## ১৭-অনুচ্ছেদ ঃ আল্লাহর পথে মাথায় লাগা ধূলাবালি ঝেড়ে ফেলা।

٢٦٠٠ عَنْ عِكْرِمَةَ أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ قَالَ لَهُ وَلِعَلِيَّ بْنِ عَبْدِ اللهِ انتيا آبا سَعيد فَاسْمَعَا مِنْ حَدِيْتِهِ فَأَتُيَنَا هُ وَهُوَ آخُوهُ فِي حَائِطٍ لَهُمَا يَسْقَيَانِهِ فَلَمَّا رَأَنَا جَّاءً فَاسْمَعَا مِنْ حَدَيْتِهِ فَلَمَّا رَأَنَا جَّاءً فَاكْتَبَى وَجَلَسَ فَقَالَ كُنَّا نَنْقُلُ لَبِنَ الْلَسْجِدِ لَبِنَةً لَبِنَةً وَكَانَ عَمَّارٌ يَنْقُلُ لَبِنَتَيْنِ فَمَرَّ بِهِ النَّبِيِّ فَيَ وَمَسَحَ عَنْ رَاسِهِ الْغُبَارَ وَقَالَ وَيْحَ عَمَّارٍ تُقْتُلُهُ الْفَئَةُ الْفَئِةُ عَمَّارٌ يُدَعُونُهُ الْى الله وَيَدْعُونَهُ الْى النَّارِ \_

২৬০২. ইকরামা (রা) বর্ণনা করেন, ইবনে আব্বাস (রা) তাকে ও আলী ইবনে আবদুল্লাহকে বললেন, তোমরা দু'জন আবু সাঈদের কাছে গমন করে তাঁর নিকট থেকে কিছু কথা শুন। কাজেই আমরা তাঁর নিকট গেলাম। সে সময় তিনি ও তাঁর ভাই তাদের বাগানে পানি সেচের কাজে লিপ্ত ছিলেন। আমাদেরকে দেখে তিনি এগিয়ে আসলেন এবং দুই হাঁটু বুকের সাথে লাগিয়ে কাপড়ে আবৃত হয়ে বসে বললেন, আমরা একখানা করে মসজিদের (মসজিদে নববী) ইট বহন করছিলাম, আর আশ্বার দু'খানা করে ইট বহন করেছিলেন। নবী (স) তাঁর পাশ দিয়ে অতিক্রম করার সময় তাঁর মাথার ধূলাবালি ঝেড়ে দিলেন এবং বললেন, আশ্বারের জন্য আফসোস! বিদ্রোহী দলটি তাকে হত্যা করবে। আশ্বার তাদেরকে আল্লাহর দিকে আহ্বান করবে, পক্ষান্তরে তাঁরা আশ্বারকে দোয়খের দিকে আহ্বান করবে।

### ১৮-অনুচ্ছেদ १ युष्कत्र शत्र धृणावाणि धृत्य रक्णा।

٢٦.٣ عن عَائِشَةَ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ عَلَى لَمْ الْجَعَ يَوْمَ الْخَنْدَقِ وَوَضَعَ السَّلاَحَ وَاغْتَسَلَ فَاتَاهُ جُبْرِيلُ وَقَدْ عَصَبَ رَاسَةُ الْغُبَارُ فَقَالَ وَضَعْتَ السَّلاَحَ فَوَاللهِ مَا وَضَعْتُهُ فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ عَلَيْنَ قَالَ هَاهُنَا وَاوْمَا اللهِ بَنِي قُريَظَةَ فَوَاللهِ مَا وَضَعْتُهُ فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ عَلَيْنَ قَالَ هَاهُنَا وَاوْمَا اللهِ بَنِي قُريَظَة قَالَتُ فَخَرَجَ النَّهِمُ رَسُولُ الله عَلَيْنَ قَالَ هَاهُنَا وَاوْمَا الله عَلَيْنَ قَالَ هَاهُنَا وَاوْمَا الله بَنِي قُريَطَة قَالَتُ فَخَرَجَ النَّهُمُ رَسُولُ الله

২৬০৩. আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। রস্পুল্লাহ (স) যখন খদক যুদ্ধশেষে ফিরে এসে অস্ত্রশন্ত্র রেখে গোসল করে ধূলাবালি দূর করলেন, ঠিক তখন জিবরাঈল ধূলিমলিন কেশে হাজির হয়ে বললেন, আপনি অন্ত্র ত্যাগ করেছেন! কিন্তু আল্লাহর শপথ! আমি অন্ত্র ত্যাগ করিনি। রস্পুল্লাহ (স) বললেন, কোথায় যেতে হবে । তিনি বনী কুরাইযার প্রতি ইঙ্গিত করে বললেন, এদিকে। অতপর রস্পুল্লাহ (স) তাদের (বনী কুরাইযার) উদ্দেশ্যে রওয়ানা হয়ে গেলেন।

### ১৯-অনুচ্ছেদ ঃ আল্লাহর বাণী ঃ

وَلاَ تَحْسَبِنَّ الَّذِيْنَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللهِ آمُوَاتًا بَلْ اَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُوْنَه

فَرِحِيْنَ بَمَا اٰتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضُلِه ُ وَيَسْتَبْشِرُوْنَ بِالَّذِيْنَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِمْ مِنْ خَلْفَهِ ـــَمْ ۚ اَلاَّ خَوْفَ ۗ عَلَيْهِمْ وَلاَهُمْ يَحْزَنُوْنَ ۗ يَسْتَبْشِرُوْنَ بِنِعْمَةٍ مِنَ اللهِ وَفَضْــل ۗ وَأَنَّ اللهَ لاَ يُصْلِعُ اَجْرَ الْكُوْمِنِيْنَ ـ (ال عمران ـ ١٦٩–١٧١)

"যারা আল্লাহর পথে নিহত হয়েছে তাদেরকে মৃত মনে করো না, বরং তাঁরা জীবিত। তাঁরা আল্লাহর কাছে রিয্ক বা নিয়ামত লাভ করছে এবং আল্লাহ তাদেরকে যা দান করেছেন তাতে তাঁরা অত্যন্ত আনন্দিত ----- আর নিক্য়ই আল্লাহ ঈমানদারদের পুরস্কার নষ্ট করেন না।"(সূরা আলে ইমরান ঃ ১৬৯-১৭১)

আল্লাহর এই বাণী যাদের সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়েছে তাদের মর্যাদার বর্ণনা।

٢٦٠٤ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكِ قَالَ دَعَا رَسُولُ الله ﷺ عَلَى الَّذِيْنَ قَتَلَوْا اَصْحَابَ
بِئْرِ مَعُوْنَةَ ثَلَاثِيْنَ غَدَاةً عَلَى رِعْلٍ وَذَكُوَانِ وَعُصَيَّةَ عصنتِ اللهَ وَرَسُوْلَهُ قَالَ اَنَسُّ الْنُرْلِ فِي الَّذِيْنَ قُتِلُوا بِبِئْرِ مَعُوْنَةَ قُرُانٌ قُرْانَاهُ ثُمَّ نُسِخَ بَعْدُ بَلِغُوا قَوْمَنَا اَنْ قَدُ لَقَيْنًا وَرُضَيْنَا عَنْهُ ـ

২৬০৪. আনাস ইবনে মালেক (রা) বলেন, রস্লুল্লাহ (স),রেল, যাকওয়ান ও উসায়্যা গোত্রবারের উপর ত্রিশ দিন পর্যন্ত সকালে বদদোআ করেছিলেন, তাঁরা বিরে মাউনার নিকট সাহাবাদেরকে হত্যা করে আল্লাহ ও তাঁর রস্লোর বিরুদ্ধাচরণ করেছিল। আনাস (রা) বলেন, বিরে মাউনার নিকট নিহত সাহাবাদের সম্পর্কে কুরআনের আয়াত নাযিল হয়েছিল, যা আমরা পাঠ করেছি। অতপর তা মানসুখ হয়ে যায়। বি সেই আয়াতটি হলোঃ

بَلِّغُوا قَومُنَا أَن قَد لَقِينَا رَبَّنَا فَرِضِي عَنَّا وَرَضِينَا عَنهُ

"আমাদের কওমকে জানিয়ে দাও যে, আমরা প্রভুর সান্নিধ্যে পৌছে গিয়েছি। তিনি আমাদের প্রতি সম্ভুষ্ট হয়েছেন এবং আমরাও তাঁর প্রতি সম্ভুষ্ট হয়েছি।"

٣٦٠٠ عَنْ جَابِرَ بْنِ عَبْدِ اللهِ يَقُوْلُ اصْطَبَحَ نَاسُ الْخَمْرَ يَوْمَ اُحُدٍ ثُمَّ قُتلُوْا شُهَداً ءَ فَقِيْلَ لِسُفْيَانَ مِنْ أَخِرِ ذَٰلِكَ الْيَوْمِ قَالَ لَيْسَ هٰذَا فِيْهِ \_ ـ شُهَدَاً ءَ فَقِيْلَ لِسُفْيَانَ مِنْ أَخِرِ ذَٰلِكَ الْيَوْمِ قَالَ لَيْسَ هٰذَا فِيْهِ \_ ـ

২৬০৫. জাবের ইবনে আবদুরাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, উহুদ যুদ্ধের দিন সকালে কিছু সংখ্যক লোক শরাব পান করেছিল<sup>৬</sup> এবং যুদ্ধের ময়দানে তাঁরা শাহাদাত বরণ করেছিল। সুফিয়ান (বর্ণনাকারী)-কে জিজ্ঞেস করা হল, তাঁরা কি দিনের শেষ ভাগে শরাব পান করেছিল। তিনি বললেন, এর মধ্যে তা (কোন তথ্য) নেই।

### ২০-অনুচ্ছেদ ঃ শহীদের ওপর ফেরেশতাদের ছায়াদান।

৫. কুরআনের অংশ হিসেবে তাঁর তিলাওয়াত মানসৃখ বা রহিত হয়ে য়য়। পূর্ববর্তী কোন আয়াত বা হকুম পরবর্তী
কোন আয়াত বা হকুম য়য় রহিত হলে পরিভায়য় তাকে নাসেখ-মানসৃখ বলা হয়।

৬. উহদ যুদ্ধের পর শরাব পান নিষিদ্ধ হয়।

٢٦.٦ عَنْ جَابِرٍ يَقُولُ جِيَّءَ بِأَبِي اللَّيِّ فِي وَقَدْ مُثَلَ بِهِ وَوُضِعَ بَيْنَ يَدَيْهِ فَذَهَبْتُ اكْشَفُ عَنْ وَجُهِهِ فَنَهَانِي قَوْمِي فَسَمِعَ صَوَتَ صَالَّتُحَةٍ (نَائِحَةٍ) فَقَيْلَ ابْنَةُ عَمْرٍ اَوْ الْحَتُ عَمْرٍ الْوَ الْمَائِكَةُ تُظلِّهُ بِأَجْنِحَتِهَا عَمْرٍ اَوْ الْحَتَ الْمَلَائِكَةُ تُظلِّهُ بِأَجْنِحَتِهَا عَمْرٍ الْوَ الْحَتَ الْمَلَائِكَةُ تُظلِّهُ بِأَجْنِحَتِهَا قَلْتُ لَصَدَقَةَ افْيُه حَتَّى رَفْعَ قَالَ رَبَّمَا قَالَهُ \_

২৬০৬. জাবের (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, উহুদের দিন যুদ্ধশেষে আমার আব্বার লাশ নবী (স)-এর নিকট এনে তাঁর সামনে রাখা হল। তাঁর লাশ বিকৃত করা হয়েছিল। আমি তাঁর চেহারা উন্মুক্ত করে দেখতে গেলে আমার গোত্রের লোকেরা আমাকে নিষেধ করল। ইতিমধ্যে ক্রন্দনগ্রনি ভেসে আসলো। বলা হলো, আমরের কন্যা অথবা বোন কাঁদছে। নবী (স) বললেন, কাঁদছ কেন! অথবা তিনি বলেছিলেন, কেঁদ না। ফেরেশতারা তাঁকে ডানা দ্বারা ছায়া দান করছে। (ইমাম বুখারী বলেন) আমি আমার (ওস্তাদ) সাদাকাহ (রা)-কে জিজ্জেস করলাম, হাদীসে কি একথাও আছে যে, তাঁকে উঠিয়ে নেয়া হয়েছে। তিনি (সাদাকাহ) জবাব দিলেন, জাবের (রা) কোন কোন সময় একথাও বলেছেন।

### ২১-অনুচ্ছেদ ঃ মুজাহিদের দুনিয়াতে ফিরে আসার আকাঞা।

٢٦.٧ - عَنْ أَنَسَ بُنِ مَالِكِ عَنِ النَّبِيِّ ﴿ قَالَ مَالَحَدُ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ يُحِبُّ أَنْ يَرْجِعَ الِّي الدُّنْيَا وَلَهُ مَاعَلَى الْاَرْضِ مِنْ شَيْءٍ اللَّا الشَّهِيْدُ يَتَمَنَّى أَنْ يَرْجِعَ الِّي الدُّنْيَا فَيُقْتَلَ عَشَرَ مَرَّاتٍ لِمَا (بِمَا) يَرِي مِنَ الْكَرَامَةِ -

২৬০৭. আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (স) বলেছেন, বেহেশতে প্রবেশের পরে একমাত্র শহীদ ব্যতীত আর কেউ দুনিয়াতে ফিরে আসতে চাইবে না, অথচ তার জন্য দুনিয়ার সবকিছুই নিয়ামত হিসেবে থাকবে। সে দুনিয়ায় ফিরে এসে দশবার শহীদী মৃত্যুবরণের আকাঙ্খা পোষণ করবে। কেননা বাস্তবে সে শাহাদাতের মর্যাদা লাভ করছে।

২২-অনুচ্ছেদ ঃ তীক্ষধার তরবারির নীচে জানাত। মুগীরাহ ইবনে শো'বা (রা) বলেন, নবী (স) আমাদের প্রভুর পরগাম সম্পর্কে আমাদেরকে জানিয়েছেন যে, আমাদের মধ্য থেকে যে নিহত হলো সে জানাতে চলে গেলো। উমার (রা) নবী (স)-কে জিজ্ঞেস করেছিলেন, আমাদের নিহতগণ জানাতবাসী এবং ওদের (কাফেরদের) নিহতরা কি দোযখবাসী নয় ? তিনি জবাব দিলেন, হাঁ, তাই।

٢٦.٨ عَنْ سَالِمِ أَبِى النَّضُرِ مَوْلَى عُمَرَ بُنِ عُبَيْدِ اللَّهِ وَكَانَ كَاتِبَهُ قَالَ كَتَبَ اللَّهِ عَبْدُ اللهِ بَنُ اَبِى اَوْفَى رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا اَنَّ رَسُوْلَ اللهِ عَنَ قَالَ وَاعْلَمُوْا نَّ الْجَنَّةَ تَحْتَ ظَلاَلِ السَّيُّوْف ـ ২৬০৮. উমার ইবনে উবায়দুল্লাহর আজাদকৃত গোলাম ও কাতেব (সেক্রেটারী) সালেম আবুন নাদর বলেন, আবদুল্লাহ ইবনে আবু আওফা (রা) তাঁকে লিখেছিলেন যে, রসূলাল্লাহ (স) বলেছেন, জেনে রাখ, তরবারির ছায়া তলেই জান্লাত।

### ২৩-অনুচ্ছেদ ঃ যে ব্যক্তি জিহাদের জন্য সন্তান কামনা করে।

٢٦.٩ عَــن أَبِي هُرَيْرَةً عَنْ رَسُولِ اللهِ عِنْ قَالَ قَالَ سَلَيْمُن بُنُ دَاوُدَ عَلَيْهِمَا السَّلَامَ لاَطُوْفَنَّ اللَّيْلَةَ عَلَى مائة امْرَاةٍ أَوْ تَسْعِ وتَسْعِيْنَ كُلُّهُنَّ يَاتِي (تَاتِي) بِفَارِسٍ يُجَاهِدُ فِي سَبِيْلِ اللهِ فَقَالَ لَهُ صَاحِبُهُ أَنْ شَنَّاءَ اللهُ فَلَمْ يَقُلُ أَنْ شَنَاءَ اللهُ فَلَمْ يَعُلُ أَنْ شَنَاءَ اللهُ فَلَمْ يَحُمِلُ (تَحْمِلُ ) مَنْهُنَّ الاَّ امْرَاةُ وَاحِدَةٌ جَاءَتْ بِشِقِّ رَجُل وَالَّذِي نَفْسٌ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لَوْ قَالَ إِنْ شَنَاءَ اللهُ لَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللهِ فُرْسَانًا أَجْمَعُونَ ـ
 بيدِه لَوْ قَالَ إِنْ شَنَاءَ اللهُ لَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللهِ فُرْسَانًا أَجْمَعُونَ ـ

২৬০৯ আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ (স) বলেছেন, সুলাইমান ইবনে দাউদ (আ) বলেছিলেন আজ রাতে আমি একশ' অথবা নিরানব্বই জন দ্বীর নিকট গমন করব এবং তাদের প্রত্যেকে আল্লাহর পথে জিহাদকারী এক একজন বীর মুজাহিদ প্রসব করবে। তার একজন সাথী বললেন, ইনশাআল্লাহ (আল্লাহর ইচ্ছা হলে) বলুন। কিন্তু তিনি ইনশাআল্লাহ (আল্লাহর ইচ্ছা হলে) কথাটি বললেন না। সুতরাং তার একজন দ্বী ব্যতীত আর কেউই গর্ভবতী হল না এবং সেও একটি অপূর্ণাঙ্গ সন্তান প্রসব করল। এরপর রসূলুল্লাহ (স) বলেন, যার হাতের মুঠিতে মুহাম্মাদের প্রাণ সেই মহান সন্তার শপথ! তিনি যদি ইনশাআল্লাহ (আল্লাহর ইচ্ছা হলে) বলতেন, তাহলে তার সকল দ্বীই গর্ভবতী হয়ে এমন সন্তান প্রসব করতো, যারা সবাই বীর মুজাহিদ হতো এবং আল্লাহর পথে জিহাদ করতো।

### ২৪-অনুচ্ছেদ ঃ যুদ্ধে বীরত্ব ও ভীরুতা।

. ٢٦١ - عَنْ اَنَسٍ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ اَحْسَنَ النَّاسِ وَاَشْجَعَ النَّاسِ وَاَجْوَدَ النَّاسِ وَاَجْوَدَ النَّاسِ وَاَجْوَدَ النَّاسِ وَاَقَدُ فَزِعَ اَهْلُ الْمَدِيْنَةِ فَكَانَ النَّبِيُّ ﴿ سَبَقَهُمُ عَلَى فَرَسٍ وَقَالَ وَجَدُنَاهُ بَحْرًا \_

২৬১০. আনাস (রা) বলেন, নবী (স) সর্বাপেক্ষা সুশ্রী, সাহসী ও দানশীল ছিলেন। একদা কোন কারণে মদীনাবাসীগণ ভীতসন্ত্রস্ত হয়ে পড়লে নবী (স) ঘোড়ার পিঠে আরোহণ করে সবার আগে আগে অগ্রসর হয়েছিলেন। পরে তিনি (ঘোড়া সম্পর্কে) মন্তব্য করলেন যে, এটি গভাব সমুদ্রের মত (দ্রুত গতিসম্পন্ন)।

٢٦١١ عَن جُبِيرُ بُنُ مُطْعِمِ أَنَّهُ بَيْنَمَا هُوَ يَسِيْرُ مَعَ رَسُولِ اللهِ وَمَعَهُ النَّاسُ مَقْفَلَهُ مِنْ حَنِيْنٍ فَعَلْقَهُ (فَطَفِقَتِ) النَّاسُ يَسْئَلُوْنَهُ حَتَّى الْضَطُــرُوْهُ الله سَمُــرَةٍ فَخَطِفَتُ رِدَائِي لَوْ كَانَ لِي عَدَدُ
 سَمُــرَةٍ فَخَطِفَتُ رِدَائِي لَوْ كَانَ لِي عَدَدُ

هُــذه الْعِضاه نَعَمًا لَقَسَمْتُهُ بَيْنَكُم (عَلَيْكُم) ثُمَّ لاَ تَجِبُونِي بِخَيْلاً وَلاَ كَنُوبًا وَلاَ حَنَانًا ــ

২৬১১. জুবাইর ইবনে মৃত ক্ষম (রা) বলেন, ছনাইন থেকে প্রত্যাবর্তনকালে তিনি রস্লুল্লাহ (স)-এর সাথে পথ চলছিলেন। তার সাথে আরো লোক ছিল। ইতিমধ্যে কিছু থাম্য লোক এসে তাঁকে জড়িছে ব্রহল এবং তাদেরকে কিছু দেয়ার জন্য আবদার করতে থাকল। এমনকি তিনি একটি (বাবলা) গাছের নীচে গিয়ে দাঁড়ালেন এবং তাঁর গায়ের চাদর ছিনতাই হয়ে গেল। নবী (স) সেখানে থেমে বললেন, আমার চাদরখানা আমাকে ফিরিয়ে দাও। যদি আমার কাছে এই কাঁটা বৃক্তগের সমান সংখ্যক উট থাকত তাহলে আমি তোমাদের মাঝে তা বন্টন করে দিতাম এবং তোমরা আমাকে কৃপণ স্বভাব, মিথ্যাচারী বা ভীরু কাপুরুষ হিসেবে দেখতে না।

২৫-অনুচ্ছেদ : ভীক্বতা থেকে (আল্লাহর নিকট) আশ্রয় প্রার্থনা।

٢٦١٢ - عَنْ سَعْدٌ يُعَلِّمُ بَنِيْهِ هُولاً وَالْكَلِمَاتِ كَمَا يُعَلِّمُ الْعَلَّمُ الْعَلْمَانَ الْكَتَابَةَ وَيَقُولُ إِنَّ رَسُولَ اللهِ عَنَّ كَانَ يَتَعَوَّدُ مِنْهُنَ دُبُنَ الصَّلَاةِ اللهُمَّ انِي اَعُودُ بِكَ مِنَ الْجُبُنِ وَاَعُودُ بِكَ مِنْ فَتُنَةِ الدُّنْيَا وَاَعُودُ بِكَ مَنْ فَتُنَة الدُّنْيَا وَاَعُودُ بِكَ مِنْ فَتُنَة الدُّنْيَا وَاَعُودُ بِكَ مِنْ فَتُنَة الدُّنْيَا وَاعُودُ بِكَ مَنْ فَتَنَة الدُّنْيَا وَاعُودُ بِكَ مِنْ فَتَنَة الدُّنْيَا وَاعُودُ بِكَ مَنْ فَتَنَة اللهُ اللهُولِي اللهُ ال

২৬১২. আমর ইবনে মায়মূন আল-আওদী (র) বলেন, "শিক্ষক যেমন তাঁর ছাত্রদেরকে লেখা শিক্ষা দেন, তেমনি সা'দ তাঁর সন্তানদেরকে এ কথাগুলো শিক্ষা দিতেন এবং বলতেন রস্পুলাহ (স) নামাযের পর এগুলো থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করতেন ঃ "হে আল্লাহ ! আমি তোমার নিকট ভীরুতা, বার্ধক্য, দুনিয়ার ফেতনা এবং কবরের আযাব থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করছি। আমর ইবনে মায়মূন বলেন, আমি মুসআবের নিকট হাদীস বর্ণনা করলে তিনি এর সত্যতা স্থীকার করেন।

٢٦١٣ - عَنْ اَنَسِ بْنُ مَالِكِ قَالَ كَانَ النَّبِيِّ عَلَيْ اللَّهُمُّ اِنِّي اَعُوْنَبِكِ مِنَ الْعَجْزِ وَالْكَسَلِ وَالجُبْنِ وَالْهُرَّمِ وَاعْوُذُبِكَ مِنْ فَتْنَةِ الْلَحْيَا وَالْمَاتِ وَاعْوُذُبِكَ مِنْ عَنْنَةٍ الْلَحْيَا وَالْمَاتِ وَاعْوُدُبِكَ مِنْ عَنْنَةٍ الْمَعْيَا وَالْمَاتِ وَاعْوَدُبِكَ مِنْ عَنْنَةٍ الْمُعْيَا وَالْمَاتِ وَاعْوَدُبِكَ مِنْ عَنْهَ وَالْمَاتِ وَاعْوَدُ اللّهُ مِنْ عَنْهَ وَاللّهَامُ اللّهُ وَالْمُؤْتِ وَالْمُوالْ وَالْمَاتِ وَالْمُوالِقِيلَ وَالْمُوالِقُولُ وَاللّهُ وَاللّهِ اللّهُ عَلَى اللّهُ مِنْ فَوْتُنَةِ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ الْمُعْرَاقِ وَالْمُولِ وَالْمُوالِقِ وَالْمُولِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْتِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُ اللّهِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَا

২৬১৩. আনাস ইবনে মালেক (রা) বলেন, নবী (স) এই বলে প্রার্থনা করতেন ঃ হে আল্লাহ ! আমি অক্ষমতা, অলসতা, ভীরুতা ও বার্ধক্য থেকে তোমার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি। জীবিতকালীন বিপর্যয়, মৃত্যুকালীন বিপর্যয় এবং কবরের আয়াবের বিপর্যয় থেকেও তোমার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি।

२७-अनुत्र्प ३ यूष्कत ठाकुष चर्रेनावनी वर्गना कता।

٢٦١٤ عَنْ السَّائِبِ بْنِ يَزِيْدَ قَالَ صَحْبَتُ طَلْحَةَ بْنَ عُبَيْدِ اللَّهِ وَسَعْدًا وَالمُقْدَادَ بَنَ الْاَسُودَ وَعَبْدَ الرَّحُمٰنِ بْنَ عَوْفٍ فَمَا سَمَعْتُ اَحَدًا مِنْهُمْ يُحَدِّثُ عَنْ رَسُولِ اللهِ نَتَى اللهُ اللهِ نَتَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ

২৬১৪. সায়েব ইবনে ইয়াযীদ (রা) বর্ণনা করেন, আমি তালহা ইবনে উবাইদুল্লাহ, সা'দ, মেকদাদ ইবনুল আসওয়াদ ও আবদুর রহমান ইবনে আওফ (রা)-এর সঙ্গলাভ করার সুযোগ পেয়েছি, কিন্তু একমাত্র তালহা (রা) ব্যতীত কাউকেই রসূলুল্লাহ (স)-এর (যুদ্ধাসংক্রান্ত) বিষয়ে কিছু বর্ণনা করতে শুনিনি। তালহা (রা) উহুদ যুদ্ধ সম্পর্কে বর্ণনা করতেন। ২৭-অনুদ্দেদ ঃ জিহাদে যোগদান ওয়াজিব এবং যে জিহাদ ও নিয়াত বাধ্যতামূলক। আল্লাহর বাণী ঃ

إِنْفِرُوْا خِفَافًا وَتَّقَالاً وَّجَاهِدُوْا بِإَمْوَالِكُمْ وَاَنْفُسِكُمْ فِيْ سَبِيلِ اللهِ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ الْفَرْدُونَ وَلَكِنْ بَعُدَتُ الْأَنْتُمُ تَعْلَمُونَ ۖ لَوَ كَانَ عَرَضًا قَرِيْبًا وَسَفَرًا قَاصِدًا لَاَّتَبَعُوْكَ وَلَكِنْ بَعُدَتُ عَلَيْهِمْ الشَّقَّةُ وَسَيَحُلِفُونَ بِاللهِ ..... اللهِ انَّهُمْ لَكَاذِبُونَ ـ (التوبة ـ ٤١-٤٢)

"অভিযানে বেরিয়ে পড় হালকা অবস্থায় অথবা ভারী অবস্থায় এবং আল্লাহর পথে সম্পদ ও প্রাণ দিয়ে জিহাদ কর। যদি তোমরা উপলব্ধি করতে সক্ষম হও তবে, এটাই তোমাদের জন্য কল্যাণকর। আতলাডের সম্ভাবনা থাকলে এবং সফর সহজ হলে তারা (মুনাফিকরা) তোমার সহগামী হত ----- আল্লাহ অবশ্য জানেন যে, তাঁরা মিথ্যাবাদী।" – (সূরা তাওবা ঃ ৪১-৪২)

মহান আল্লাহ আরো বলেন ঃ

يًّا اَيُّهَا الَّذِيْنَ أَمَنُوا مَالَكُمُ إِذَا قِيْلَ لَكُمُ انْفَرُوا فِيْ سَبِيْلِ اللهِ اثَّاقُلْتُمُ الِي الْاَرْضِ ۗ اَرْضَيْتُمْ بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا ....... فِيْ الْاَحْرَةِ قَلَيْلٌ ـ (التوبه ـ ٢٨)

"হে ঈমানদারগণ ! তোমাদের কি হয়েছে যে, যখন তোমাদেরকে বলা হয়, আল্লাহর পথে জিহাদের জন্য বের হও, তখন তোমরা ভারাক্রান্ত হয়ে মাটি কামড়ে পড়ে থাক। তোমরা কি আখেরাতের পরিবর্তে দুনিয়ার জীবনে পরিতুষ্ট হছে ? কিন্তু আখেরাতের তুলনায় দুনিয়ার ভোগ-সামগ্রী তো অতি নগণা।" (সুরা আত তাওবা ঃ ৩৮) ইবনে আবাস (রা) থেকে বর্ণিত আছে যে, "ইনফিব্রু ছুবাতিন" ৭ –এর অর্থ হলো, ছোট ছোট দলে বিভক্ত হয়ে জিহাদের জন্য বের হও।

٢٦١٥ - عَنْ ابْنِ عَبَّاسِ اَنَّ النَّبِيِّ عَيَّا اللَّبِيِّ عَيَّالَ يَوْمَ الْفَتْحَ لاَ هِجْرَةَ بَعْدَ الْفَتْحِ وَلَاكِنْ جِهَادُ وَنَيَّةُ وَاذَا اسْتُتُفْرْتُمْ فَانْفُرُواْ ـ

<sup>্</sup>ববাঙ্ন লগ্নী ছুৱাত। এব বহুবঙ্ন। ছুৱাত। লশ্নটিৰ অৰ্থ হলো ছোট ছোট দল। আধুনিক সামব্ৰিক পৰিভাষায় যাকে প্লাটুন (Plateum) বিলা সংগ্ৰাপৰ

২৬১৫. ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (স) মক্কা বিজয়ের দিন বলেন, বিজয়ের পর হিজরত নেই<sup>৮</sup> (প্রয়োজন নেই)। এখন শুধু থাকবে জিহাদ এবং নিয়াত। কি সুতরাং যখনই তোমাদেরকে জিহাদের জন্য বের হওয়ার আহবান জানান হবে, তখনই বের হয়ে পডবে।

২৮-অনুচ্ছেদ ঃ কোন কান্ধের কর্তৃক মুসলমানকে হত্যা করার পর ইসলাম গ্রহণ করা এবং ইসলামের উপর অবিচল থেকে আল্লাহর পথে নিহত হওয়া।

٢٦١٦ عَنْ اَبِي هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُولَ اللهِ عَقَالَ يَضْحَكُ اللهُ اللهِ اللهِ مَجْلَيْنِ يَقْتُلُ اللهِ فَيَقْتَلُ ثُمَّ يَتُوبُ لَيْ اللهِ فَيَقْتَلُ ثُمَّ يَتُوبُ اللهِ فَيَقْتَلُ ثُمَّ يَتُوبُ اللهِ عَلَى القَاتِل فَيُسْتَشْهَدُ ـ
 اللهُ عَلَى الْقَاتِل فَيُسْتَشْهَدُ ـ

২৬১৬. আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ (স) বলেছেন, দুই ব্যক্তিকে আল্লাহ হেসে স্বাগত জানাবেন। তাদের একজন অপরজনকে হত্যা করে উভয়েই জানাতবাসী হবে। একজন এ কারণে জানাতবাসী হবে যে, সে আল্লাহর পথে লড়াই করতে গিয়ে নিহত হয়েছে। অতপর হত্যাকারীর তওবা আল্লাহ কবুল করবেন ২০ এবং পরে সেও (ইসলাম গ্রহণ করে যুদ্ধে) শাহাদাত লাভ করবে।

٢٦١٧ - عَنْ اَبِي هُرِيْرَةً قَالَ اتَيْتُ رَسُوْلَ اللهِ بَيْ وَهُوَ بِخَيْبَرَ بَعْدَ مَا اقْتَتَحُوْهَا فَقَلْتُ يَا رَسُوْلَ اللهِ اَسْهِمْ لِي فَقَالَ بَعْضُ بَنِي سَعِيْدِ بَنِ الْعَاصِ لاَ تَسْهِمْ لَهُ يَارَسُوْلَ اللهِ فَقَالَ اَبُقُ هُرَيْرَةً هُذَا قَاتِلُ ابْنِ قَوْقَلٍ فَقَالَ ابْنُ سَعِيْدِ بَنِ الْعَاصِ لاَ سَعَيْدِ بَنِ الْعَاصِ وَاعْجَبًا لِوَبْرِ تَدَلِّى عَلَيْنَا مِنْ قَدُوم ضَانٍ يَنْعِى عَلَى قَتْلَ رَجُلٍ مُسْلِمٍ الْكَوْمَ اللهُ عَلَى يَدَيْهِ قَالَ فَلاَ الْرَبِي السَّهُمَ لَهُ اَمْ لَمْ يُسْهِمْ لَهُ الْكَرَمَةُ اللهُ عَلَى يَدَيَّ وَلَمْ يُسْهِمْ لَهُ .

২৬১৭. আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, খায়বার বিজয়ের পর রসূলুল্লাহ (স)-এর খায়বার অবস্থানকালেই আমি তাঁর কাছে গিয়ে বললাম, হে আল্লাহর রসূল ! আমাকেও (খায়বারের গনীমাতের) অংশ প্রদান করুন। কিন্তু সাঈদ ইবনুল আসের জনৈক পুত্র বলে উঠলো, হে আল্লাহর রসূল ! তাকে কোন অংশ প্রদান করবেন না। আবু হুরাইরা (রা) বললেন, এতো ইবনে কাওকালের হত্যাকারী। এ কথা শুনে সাঈদ ইবনুল আসের

চ এর অর্থ এ নর বে, কোন সময় কোন অবস্থাতেই আর হিজরত করা যাবে না। বরং প্রকৃত অর্থ এই যে, মঞ্চা বিজিত ইওয়ার পর সেবান থেকে বিজ্ঞাত করার প্রয়োজনীয়তা ও বাধারাধকতা আর অর্বশিষ্ট থাকদ না। কারণ সেবানে ইসলয় বিজ্ঞাট পার্কি হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে এবং কৃত্বী পাকি নির্মূপ হয়েছে। ফলে এরা এখন মুসলমানদের উপর কোন প্রকার অত্যাচার করতে পারবে না যে, তাদেবকৈ হিজরত করে ইমান ও প্রাণ রক্ষা করতে হবে। তাকে যোগানে মুসলিমনেরকে দূর্বল ইওয়ার কারণে অকথা নির্যাতনের স্বীকার হতে হচ্ছে, এমন সব ভারাগা থেকে বিজ্ঞাক করার অনুমতি তথা নির্মেণ প্রত্যেক যুগের জনাই বহাল রয়েছে।

৯, অর্থাৎ শতদিন একটিও আল্লাহন্দ্রাধী শক্তি পৃথিবীতে থাকবে, ততদিনই জিহাদের প্রয়োজনীয়তা ও বাধাবাধকতা থাকবে। কিন্তু সময় ও অবস্থা বিশেষ কোন নির্দিষ্ট জায়গায় জিহাদের সুগোগ অনুপত্নিত থাকতে পারে। এমতাবত্বায় প্রত্যেক মুম্পাদমের মনে জিহাদের সংকল্প থাকতে হবে, যাতে সুযোগ আসলেই তাতে অংশগ্রহণ করা যায়। হানীসে নিজাত বা সকল্প বলতে এটাই বুঝান হয়েছে।

১০. অর্থাৎ হত্যাকারী বাক্তি পরে ইসলাম গ্রহণ করেছে এবং আল্লাহ তার অতীতের সকল অপরাধ কমা করে দিয়েছেন। কারণ ইসলাম গ্রহণের সাথে সাথে অতীতের সকল অপরাধ আল্লাহ তাআলা কমা করে দেন বলে হাদীসে উল্লেখ আছে : "আল ইসলামু ইয়াহ্দিমু মা কানা কাবলাহা" – ইসলাম গ্রহণ পূর্ববতী সকল গোনাহকে ধ্বংস করে দেয়।

পুত্র বললো আন্চর্য ! দান পাহাড়ের পাদদেশ থেকে আগত ওয়াবরের (ক্ষুদ্র কান বিশিষ্ট লেজবিহীন প্রাণী, বড় ইঁদুর সদৃশ) সে আমাকে একজন মুসলমানকে হত্যার দায়ে দোষী করছে, যাকে আল্লাহ আমার উসীলায় সম্মানিত করেছেন, কিন্তু তাঁর হাতে আমাকে লাঞ্জিত করেননি ৷১১ রাবী বলেন, রস্লুল্লাহ (স) তাঁকে গনীমাতের অংশ দিয়েছিলেন কিনা তা আমি জানি না ৷১২

২৯-অনুচ্ছেদ ঃ যে ব্যক্তি রোযার চাইতে জিহাদকে শুরুত্ব প্রদান করে।

٢٦١٨ - عَنْ أَنَسُ بْنُ مَالِكِ قَالَ كَانَ أَبُو طَلْحَةَ لاَ يَصُومُ عَلَى عَهْدِ النّبِيِّ
 عِنْ أَجَلِ الْغَـــرُو فَلَمَّا قُبِضَ النّبِي عِنْ لَمْ أَرَهُ مُقُطِرًا اللّ يَوْمَ فَطرٍ أَوْ أَضْحَى ـ
 أَضْحَى ـ

২৬১৮. আনাস ইবনে মালেক (রা) বলেন, আবু তালহা (রা) নবী (স)-এর সময় জিহাদের জন্য (নফল) রোযা রাখতেন না। ১৩ কিন্তু রস্লুল্লাহ (স)-এর ইন্তেকালের পর থেকে ঈদুল ফিতর ও ঈদুল আযহা ব্যতীত তাঁকে কোনদিন আমি রোযাহীন অবস্থায় দেখিনি।

৩০-অনুচ্ছেদ ঃ জিহাদের ময়দানে নিহত ব্যক্তি ব্যতীত আরও সাত প্রকার লোক শহীদ।

২৬১৯. আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। রসূলুক্লাহ (স) বলেছেন, পাঁচ প্রকারের মৃত ব্যক্তি শহীদ বলে গণ্য হয় ঃ মহামারীতে মৃত ব্যক্তি, পেটের পীড়ায় মৃত ব্যক্তি, পানিতে ডুবে মৃত ব্যক্তি, ধ্বংসম্ভূপে চাপা পড়ে মৃত ব্যক্তি এবং যে ব্যক্তি আল্লাহর পথে শাহাদাত বরণ করল সে ব্যক্তি।

২৬২০. আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (স) বলেছেন, প্রত্যেক মুসলমানের জন্য মহামারী হল শাহাদাত।

### ৩১-অনুচ্ছেদ ঃ আল্লাহর বাণী ঃ

অর্থাৎ আমার হাতে নিহত হওয়ার কারণে সে পাহাদাতের মর্যাদা লাত করেছে। পকান্তরে ঐ সময় যদি আমি তাঁর হাতে
নিহত হতাম, তাহলে কৃষ্ণনীর অবস্থার মারা যেতাম; যেটা আমার জন্য অত্যন্ত লাঞ্চনার কারণ হতো।

১২. এ হাদীসটি যে ক'ন্ধন বর্ণনাকারীর (রাবী) মাধ্যমে ইমাম বুধারী পর্যন্ত পৌছেছে তাদের মধ্যে সাহাবা আবু ছরাইরা (রা) থেকে যিনি হাদীসটি প্রবণ করেছেন তিনি হলেন আনবাসা ইবনে সাম্পন। তিনি বলেছেন যে, রস্পুলাহ (স) আবু ছরাইরাকে বায়বারের 'মালে গনীমাতের' অংশ প্রদান করেছিলেন কিনা তা আমি জানি না।

১৩. আবু তালহা (রা) যুদ্ধের কারণে রোযা রাখতেন না। এ কথাটির দুটি ব্যাখ্যা হতে পারে। প্রথমতঃ তিনি নকল রোযা পরিতাগি করতেন, ফরয় রোযা নয়। কারণ রোযার কারণে দুর্বল হয়ে পড়লে জিহাদের মন্নদানে বীরজু সহকারে ইসলামের দুশমন শক্তির মুকাবিলা যথাযথতাবে করা যাবে না। দিতীয়তঃ যুদ্ধ ব্যাপদেশে নিজের জন্মত্মি থেকে বা আবাসস্থল থেকে বছ দূরে অবস্থানের কারণে তিনি সকরের ভ্কৃমের আওতায় এসে যেতেন এবং এ কারণে রোযা রাখতেন না। মুসাকিরের জন্য সকর অবস্থায় রোযা না রাখার অনুমতি আছে। পরে অবশ্য তাকে তা আদায় করতে হবে। সুতরাং আবু তালহা (রা) নবী (স)-এর সময় জিহাদের জন্য রোযা রাখতেন না এ কথার অর্থ হল, দূরনুবান্তে জিহাদে দিও থাকতেন কলে রোযা রাখতেন না।

لاَ يَستَوى القَاعِدُونَ مِنَ المُؤمِنِينَ غَيرُ اُولِي الضَّرَّدِ وَالمُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللّهِ بِأَموالِهِم وَانفُسِهِم عَلَى القَاعِدُونَ بِأَموالِهِم وَانفُسِهِم عَلَى القَاعِدُونَ بِأَموالِهِم وَانفُسِهِم عَلَى القَاعِدُونَ دَرَجَةً وَكُلاَّ وَعَدَ اللّهُ الحُسنى وَفَضَّلَ اللّهُ المُجَاهِدُونَ عَلَى القَاعِدِينَ ...... غَفُورًا رَحيمًا (النساء: ٩٥- ٩٦)

"মুমিনদের মধ্যে যারা আল্লাহর পথে সম্পদ এবং প্রাণ দিয়ে লড়াই করছে এবং যারা আক্ষম না হয়েও ঘরে বসে থাকে তারা পরম্পর সমান হতে পারে না। সম্পদ ও প্রাণ দিয়ে জিহাদকারীদের আল্লাহ নির্লিও বসে থাকা মুমিনদের উপর মর্যাদা দান করেছেন-----আল্লাহ ক্ষমানীল ও করুণাময়।"—(সুরা আন নিসা ঃ ৯৫)

٢٦٢١ - عَنِ الْبَرَاءَ يَقُولُ لَمَّا نَزَلَتُ : لِأَيَسْتَوِي الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ دَعَا رَسُولُ اللهِ عِنْ زَيْدًا فَجَاءَ بِكَتِفٍ فَكَتَبَهَا وَشَكَا ابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ ضَرَارتَهُ فَنَزَلَتُ لاَ يَسْتَوِى الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ غَيْرُ الْوَلِي الضَّرَرِ -

২৬২১. বারাআ (রা) বলেন, لايستوى القاعدون من المؤمنين আয়াতটি অবতীর্ণ হলে রস্লুল্লাহ (স) (ওহী লিপিবদ্ধকারী) যায়েদ (রা)-কে ডাকলেন। তিনি (কোন জন্তুর) কাঁধের একটি চওড়া হাড় নিয়ে আসলেন এবং তার উপর আয়াতটি লিপিবদ্ধ করলেন। ইবনে উম্বে মাকত্ম তাঁর অন্ধত্বের অক্ষমতা প্রকাশ করলে القاعدون من المؤمنين أولى الضرر "মুমিনদের মধ্যে যারা অক্ষম নয় অথচ ঘরে বসে থাকে।" (সূরা আন নিসা ঃ ৯৫) আয়াতটি নাযিল হল। ১৪

১৪. ইবনে উম্বে মাকত্ম (রা) ছিলেন একজন অন্ধ সাহাবী। প্রথম যে আয়াতটি নাযিল হয় তাতে এ ধরনের অক্ষম ব্যক্তিদের সম্পর্কে স্কট করে কোন নির্দেশ ছিল না। কিন্তু ইবনে উম্মে মাকত্মের মত অন্ধ লোকদের পক্ষে জিহাদে অংশ গ্রহণ করা বোধগম্য কারণেই সম্বব ছিল না। সূত্রাং তিনি রস্পুদ্ধাহ (স)-এর নিকট তার অক্ষমতা প্রকাশ করলে "গাইরুউলিদ-লারার" আয়াতাংশ নাযিল হয়ে যাতে বলা হয়েছে। এর হারা অক্ষম ব্যক্তিদের সামরিক অভিযানে যাওয়ার বাধ্যবাধকতা থেকে অব্যাহতি প্রদান করা হয়েছে।

২৬২২. সাহল ইবনে সা'দ সায়েদী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি মারওয়ান ইবনুল হাকামকে মসজিদে বসে থাকতে দেখে এগিয়ে গেলাম এবং তার পাশে বসে পড়লাম। তিনি (মারওয়ান) আমাকে জানালেন যে, যায়েদ ইবনে সাবেত (রা) তাকে জানিয়েছেন যে, রস্লুল্লাহ (স) তাকে দিয়ে المؤمنيين المؤمنيين المؤمنيين المؤمنيين المؤمنيين المواقع المواقع

७२-अनुत्र्प्त ३ युष्कत সমग्र रेथर्यधात्रनः।

٣٦٢٣ - عَنْ سَالِمِ اَبِي النَّضْرِ اَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ اَبِيْ اَوْفَى كَتَبُّ فَقَرَاتَهُ اِنَّ رَسُوْلَ اللهِ بِنَ اَبِي اَوْفَى كَتَبُ فَقَرَاتَهُ اِنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ اِذَا لَقِيْتُمُوْهُمُ فَأَصْبِرُوا ـ

২৬২৩. সালেম আবুন নাছর (র) থেকে বর্ণিত। আবদুল্লাহ ইবনে আবু আওফা (রা) লিপিবদ্ধ করেছিলেন, তা আমি পাঠ করেছি ...... রস্পুল্লাহ (স) বলেছেন, তোমরা যখন তাদের (শক্রদের) মুকাবিলা করবে (জিহাদে লিপ্ত হবে) তখন ধৈর্য ধারণ করবে।

৩৩-অনুচ্ছেদ ঃ শড়াইয়ের (জিহাদের) জন্য উদুদ্ধ করণ। মহান আল্লাহর বাণী ঃ

يأيُّهَا النَّبِيُّ حَرَّضِ المُّؤمِنِينَ عَلَى القِتَالِ ٩

(द नवी, अभानमात्रात्मत्रत्क मणाहरात सना उष्ठ्यक्कन ।" - मृता जानमान १ ७८। - عَنْ اَنَس يَقُولُ خَرَجَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إلَى الْخَنْدَقِ فَاذَا الْلُهَاجِرُونَ وَالْاَنْصَارُ يَحْفِرُونَ فِي غَدَاة بَارِدَة فَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ عَبِيدُ يَعْمَلُونَ ذَٰلِكَ لَهُمْ فَلَمّا رَاىٰ مَا لِمُنْ مَنِ النَّصَبِ وَالْجُوعِ قَالَ اللَّهُمَّ اِنَّ الْعَيْشَ عَيْشُ الْأَخِرَةِ فَاغْفِرُ لِلْاَنْصَارِ وَالْمُوعِ قَالَ اللَّهُمَّ اِنَّ الْعَيْشَ عَيْشُ الْأَخِرَةِ فَاغْفِرُ لِلْاَنْصَارِ وَالْمُهَاجِرَةِ فَقَالُوا مُجِيْبِيْنَ لَهُ :

نَحْنُ الَّذِيْنَ بَايَعُوا مُحَمَّدًا عَلَى الْجِهَادِ مَا بَقِيْنَا أَبَدَا ـ

২৬২৪. আনাস (রা) বলেন, রসূলুল্লাহ (স) পরিখা (খন্দক) পরিদর্শনে বের হয়ে দেখতে পেলেন, শীতের সকালে মুহাজির ও আনসারগণ পরিখা খনন করছেন। এ কাজ করার জন্য তাদের কোন দাস ছিল না। তাদেরকে ক্লান্ত ও ক্ষুধাক্লিষ্ট দেখে তিনি বললেন ঃ হে

আল্লাহ ! আখেরাতের জীবনের সৃখ-সমৃদ্ধিই সত্যিকার সৃখ-সমৃদ্ধি। অতএব তুমি আনসার ও মুহাজিরদেরকে ক্ষমা করে দাও। তাঁরা সবাই (আনসার ও মুহাজিরগণ) এ কথার জবাবে বললেন ঃ যতদিন আমরা বেঁচে থাকব ততদিনের জন্য মুহাম্মাদের হাতে জিহাদের শপথ গ্রহণ করেছি।

৩৪-অনুচ্ছেদ ঃ পরিখা (খন্দক) খননের বর্ণনা।

٣٦٢٥ عَنْ اَنَسِ قَالَ جَعَلَ الْمُهَاجِرُوْنَ وَالْأَنْصَارُ يَحْفِرُوْنَ الْخَنْدَقَ حَوْلَ الْمَدِيْنَةِ
وَيَنْقُلُونَ التُّرَابَ عَلَى مُتُوْنهمْ وَيَقُولُونَ :

نَحْنُ الَّذِيْنَ بِاَيَعُوْا مُحَمَّداً + عَلَى الْاِسْلاَمِ (الجِهَادِ) مَا بَقَيْنَا اَبْدَا وَالنَّبِي شِيْءَ يُجْيِبُهُمْ وَيَقُوْلُ: اَللَّهُمَّ انِّهُ لاَخَيْرَ الِلَّ خَيْرُ الْأَخِرَةِ فَبَارِكُ فِي الْاَنْصَـار وَالْلُهَاجِرَةِ۔

২৬২৫. আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, মুহাজ্বির ও আনসারগণ মদীনার চারপাশে পরিখা খনন করার সময় পিঠে করে মাটি বহন করতেছিলেন এবং এই কবিতাটি আবৃত্তি করছিলেন । المناه النبين بايعوا محمدا + على الاسلام مابقينا (অর্থাৎ) আমরা যতদিন টিকে আছি, ততদিন ইসলামের জন্য মুহাম্মাদ (স)-এর হাতে শপথ করেছি। আর নবী (স) তাদেরকে জবাব দিলেন এই কথা বলেঃ

اللَّهُمُّ أنَّه لا خير الاخير الاخرة ' فبارك في الانصار والمهاجرة -

(অর্থাৎ) হে আল্লাহ ! আখেরাতের কল্যাণ ব্যতাত প্রকৃত কল্যাণ আর কিছু নাই, তুমি আনসার ও মুহাজিরদেরকে অফুরস্ত কল্যাণ দান কর।

٢٦٢٦ عَنْ الْبَرَاءُ كَانَ النَّبِيُّ ﴿ يَنْقُلُ وَيَقُولُ لَوْلاَ أَنْتَ مَاهْتَدَيْنَا \_

২৬২৬. বারাআ (রা) থেকে বর্ণিত আছে যে, নবী (স) মাটি বহন করছিলেন এবং বলছিলেন ঃ হে আল্লাহ ! তোমার করুণা না হলে আমরা সত্যপথ প্রাপ্ত হতাম না।

'٢٦٢٧- عَنِ الْبَرَاءِ قَالَ رَآيَتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَوْمَ الْاَحْزَابِ يَنْقُلُ التَّرَابَ وَقَدُ وَارَى التَّرَابُ بَيَاضَ بَطنهِ وَهُوَ يَقُولُ لَوْ لَا آثَتَ مَا اهْتَدَيْنَا وَلاَ تَصدَّقْنَا وَلاَ عَلَيْنَا وَلَا تَصدَّقْنَا وَلاَ عَيْنَا اللهِ اللهُ عَيْنَا اللهُ اللهُ عَنْ الْأَلَى قَدْ بَغُوا عَلَيْنَا اللهُ اللهُ عَنْ الْأَلَى قَدْ بَغُوا عَلَيْنَا اللهُ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُلِلهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

২৬২৭ বারাআ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, পরিখা খননের সময় আমি নবা (স)-কে মাটি বহন করতে দেখেছি। মাটি লেগে তার পেটের শুভ্রতা ঢাকা পড়েছিল। এ সময় তিনি বলছিলেন ঃ হে আল্লাহ! যদি তোমার করুণা না হতো, তাহলে আমরা সংপথ প্রাপ্ত হতাম না, দান-খয়রাত করতাম না এবং নামায়ও পড়তাম না। অতএব আমাদের উপর

শান্তি নাযিল কর এবং যখন আমরা শত্রুর মুকাবিলায় অবতীর্ণ হই তখন আমাদেরকে দৃঢ়পদ রাখ। প্রথম এই লোকগুলোই (মক্কাবাসী কাফের যাদেরকে প্রথমেই ইসলামের দাওয়াত দেয়া হয়েছিল) আমাদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহে অবতীর্ণ হয়েছে। তারা কোন ফেতনা সৃষ্টি করলে আমরা তা প্রত্যাখ্যান করতে থাকব।

৩৫-অনুচ্ছেদ ঃ প্রতিবন্ধকতার কারণে যে ব্যক্তি জিহাদে যেতে অকম।

أُ ٢٦٢٨ - عَنْ حُمَيْدُ أَنَّ أَنْسِنًا حَدَّثُهُمْ قَالَ رَجَعْنَا مِنْ غَزْوَةٍ تَبُوْكَ مَعَ النَّبِيِّ عَيْد

২৬২৮. হুমায়েদ (র) বলেন, আনাস (রা) তাদের নিকট বর্ণনা করেছেনঃ আমরা তাবুক যুদ্ধ থেকে নবী (স)-এর সাথে প্রত্যাবর্তন করেছি।

ُ ٣٦٢٩ عَنْ اَنْسِ اَنَّ النَّبِيُّ ﷺ كَانَ فِيْ غَزَاةٍ فَقَالَ اِنَّ اَقُوَامًا بِالْلَدِيْنَةِ خَلَفْنَا مَاسَلَكُنَا شُعْبًا وَلاَ وَادِيًا اِلاَّوَهُمْ مَعَنَا فِيْهِ حَبَسَهُمُ الْعُذُرُ -

২৬২৯, আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (স) কোন একটি যুদ্ধে ব্যস্ত থাকাকালীন বলেছিলেন ঃ কিছু লোক আমাদের পেছনে মদীনায় আছে। আমরা কোন গিরি সংকটই অতিক্রম করি বা কোন উপত্যকা অতিক্রম করি, সর্বাবস্থায় তাতে তারা আমাদের সাথে আছে। একমাত্র অক্ষমতাই তাদেরকে যুদ্ধ থেকে বিরত রেখেছে।

৩৬-অনুচ্ছেদ ঃ রোযা অবস্থায় আল্লাহর পথে জিহাদকারীর মর্যাদা।

- ٢٦٣ عَنْ اَبِي سَعِيْدٍ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيُّ النَّبِيُّ النَّبِيُّ عَنْ صَامَ يَوْمًا فِي سَبِيُلِ اللهِ بَعْدَ اللهُ وَجُهَهُ عَنِ النَّارِ سَبَعِيْنَ خَرِيْفًا \_

২৬৩০. আবু সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন যে, আমি নবী (স)-কে বলতে শুনেছিঃ যে ব্যক্তি আল্লাহর পথে একদিন রোযা রাখে, আল্লাহ তার মুখমণ্ডলকে দোযখের আশুন থেকে সত্তর বছরের (পরিমাণ পথ) দূরত্বে রাখবেন।

৩৭-অনুচ্ছেদ ঃ আপ্রাহর পথে খরচ করার মর্যাদা।

٣٦٣١ عَنْ اَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ مَنْ اَنْفَسَقَ زَوْجَيْنِ فِي سَبِيْلِ اللهِ ِ دَعَاهُ خَزَنَةُ الجَنَّةِ كُلَّ خَزَنَة بَابٍ اَىْ فُلُ هَلُمَّ قَالَ اَبُوْ بَكُرٍ يَا رَسُوْلَ اللهِ ذَاكَ الَّذِي لاَ تَوْلَى عَلَيْهِ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ إِنِّى لاَرْجُوْ اَنْ تَكُوْنَ مِنْهُمْ ـ

২৬৩১ আবু হরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (স) বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি আল্লাহর পথে দুটি জিনিস খরচ করে জানাতের প্রত্যেক দাররক্ষী এক একটি দরজা থেকে তাকে আহবান জানাবে অর্থাৎ তারা বলবে, হে অমুক, এদিকে আস। একথা শুনে আবু বাক্র (রা) বললেন, ইয়া রস্পুল্লাহ ! তাহলে ঐ ব্যক্তি তো ধ্বংসপ্রাপ্ত হবে না নবী (স) বললেন, আমি আশা করি তুমি তাদেরই অন্তর্ভুক্ত হবে।

٢٦٣٢ - عَنْ آبِي سَعِيْدِ الْخُدْرِيِّ آنَّ رَسُوْلَ اللَّهِ عَنَّ مَا الْمُنْبِ فَقَالَ انْمَا الْمُنْ عَلَيْكُمْ مِنْ بَرَكَاتِ الْاَرْضِ ثُمَّ ذَكَرَزَهُرَةَ الدُّنْيَا اخْشَى عَلَيْكُمْ مِنْ بَرَكَاتِ الْاَرْضِ ثُمَّ ذَكَرَزَهُرَةَ الدُّنْيَا فَبَدَابِاحْدَاهُمَا وَبَثَنَى بِالْاَخْرِى فَقَامَ رَجُلُّ فَقَالَ يَارَسُوْلَ اللهِ اَو يَاتِي الْخَيْرُ بِالشَّرِّ فَسَكَتَ النَّاسُ كَانَّ عَلَى رُوسِهِمْ بِالشَّرِّ فَسَكَتَ عَنْهُ النَّبِيُ عَنْ وَجُهِهِ الرَّحَضَاءُ فَقَالَ آيُنَ السَّائِلُ انفًا آوْ خَيْرُ هُوَ ثَلاَتُا الطَّيْرِ وَانَّهُ كُلُما يُنْبِثُ الرَّبَيْعُ مَا يَقْتُلُ حَبَطًا آوْ يُلمِّ كُلُما الْفَلَاثُ وَالْمَلْمُ لَا يَاتِي الْمُنْكَثَلُ وَبَالَتَ ثُمَّ الْمُنْكَ وَبَعْمَ صَاحِبُ النَّسُمِ لَمَنَ المَّلَمُ لِمَنْ الْحَقْدُ وَبَالَتَ ثُمَّ الْكُلُلُ وَلَا الْمَلْمَ لِمَنْ الْمَنْ الْحَلْمُ وَبَالَتَ ثُمَّ الْمُنْكُونَ وَبَالَتَ ثُمَّ الْمُنْكُونَ وَإِنَّهُ كُلُما الْمَنْ المَنْقُلِمُ الْمُنْ الْمَنْ الْمُنْ الْمُولِي اللهُ وَالْمَالُونُ وَالْمَاكُونَ (وَابُنِ السَّبِيلِ اللهِ وَالْيَتَامٰى وَالْسَاكِيْنَ (وَابُنِ السَّبِيلِ اللهِ وَالْيَتَامٰى وَالْسَاكِيْنَ (وَابُنِ السَّبِيلِ) وَمَنْ لَمْ يَخُذُهُ بِحَقِّهِ فَجُعَلَةُ فِي اللَّهِ وَالْيَتَامٰى وَالْسَاكِيْنَ (وَابُنِ السَّبِيلِ) وَمَنْ لَمْ يَخُذُهُ بِحَقِّهِ فَجُعَلَةُ فِي النَّهُ وَالْيَتَامٰى وَالْسَاكِيْنَ (وَابُنِ السَّبِيلِ) وَمَنْ لَمْ يَخُذُهُ بِحَقِّهِ فَجُعَلَةُ فِي اللَّهِ وَالْيَتَامٰى وَالْسَاكِمِ الْفَيَامَةِ .

২৬৩২. আবু সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। রস্পুল্লাহ (স) মিম্বারে দাঁড়িয়ে বললেন, পৃথিবীর যে কল্যাণের দরজা আমার পরে তোমাদের জন্য উনাক্ত করে দেয়া হবে সেটাকে আমি তোমাদের জন্য ভয়ের কারণ মনে করি। অতপর তিনি দুনিয়ার নেয়ামতসমূহের উল্লেখ করলেন এবং বরকত ও নেয়ামত সম্পর্কে এক এক করে বর্ণনা করলেন। এক ব্যক্তি দাঁড়িয়ে বলল, হে আল্লাহর রসূল ! কল্যাণও কি অকল্যাণ ডেকে আনে 🔈 নবী (স) নীরব থাকলেন। আমরা মনে মনে বললাম, তাঁর উপর ওহী নাযিল হচ্ছে। সমস্ত লোক এমনভাবে নীরব-নিস্তব্ধ হয়ে রইল যেন তাদের মাথার উপর পাখি বসে আছে। এরপর তিনি মুখমণ্ডল থেকে ঘাম মুছে বললেন, এখানকার সেই প্রশ্নকারী কোথায় ? তা কি কল্যাণ ? এ কথাটি তিনি তিনবার বললেন। কল্যাণ কল্যাণ সহই আসে। বসম্ভকালীন উদ্ভিদ কোন কোন সময় (পতকে) ধ্বংস বা ধ্বংসপ্রায় করে দেয়। কিন্তু যে পত ঐ ঘাস পরিমিত পরিমাণ খায়, অতপর রোদে ভয়ে জাবর কাটে এবং পায়খানা-পেশাব করে, তারপর আবার ঘাস খায় (ঐ পশুটির ক্ষতি হয় না)। পার্থিব এই সম্পদ সবুজ-শ্যামল ও সুস্বাদু (আকর্ষণীয়)। প্রকৃতপক্ষে ঐ মুসলমানের সম্পদই উত্তম যে ন্যায়ত তা উপার্জন করেছে এবং তা জিহাদের জন্য আল্লাহর পথে, ইয়াতীম ও মিসকীনের জন্য খরচ করে। আর যে ব্যক্তি অন্যায়ভাবে সম্পদ হস্তগত করে সে এমন ভক্ষণকারীর ন্যায়, খেয়ে দেয়ে যার মোটেই তৃপ্তি হয় না। এবং তা কিয়ামতে তার বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিবে।

৩৮-জনুচ্ছেদ ঃ বে ব্যক্তি কোন সৈনিককে যুদ্ধের সাজ্জ-সরঞ্জাম দিরে সাহায্য করে অথবা তার জনুপস্থিতিতে তার পরিজনদের উত্তমরূপে তত্ত্বাবধান করে তার ক্ষরীলাত।

٣٦٣٣ عَنْ زَيْدُ ابْنِ خَالِدٍ أَنَّ رَسُولُ اللهِ ﷺ قَالَ مَنْ جَهَّزَ غَازِيًا فِي سَبِيْلِ اللهِ بِخَيْرِ فَقَدُ غَزَا \_ سَبِيْلِ اللهِ بِخَيْرِ فَقَدُ غَزَا \_

২৬৩৩. যায়েদ ইবনে খালেদ (রা) থেকে বর্ণিত। রস্পুল্লাহ (স) বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি আল্লাহর পথের কোন মুজাহিদকে যুদ্ধ সরঞ্জাম সরবরাহ করে তাকে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত করে দিল, সে নিজেই যেন জিহাদে অংশগ্রহণ করল। আর যে ব্যক্তি আল্লাহর পথের কোন মুজাহিদের অনুপস্থিতিতে তার পরিবার পরিজনকে উত্তমন্ধপে দেখাশোনা করে সেও যেন জিহাদ করল।

٢٦٣٤ عَنْ اَنَسِ اَنَّ النَّبِيُّ ﷺ لَمْ يَكُنْ يَدُخُلُ بَيْتًا بِالْلَدِيْنَةِ غَيْرَ بَيْتِ اَمِّ سَلَيَمٍ اللَّ عَلَى اَزْوَاجِهِ فَقَيْلَ لَهُ فَقَالَ اِبِّى اَرْحَمُهَا قُتِلَ اَخُوْهَا مَعِيَ . اللَّ عَلَى اَزْوَاجِهِ فَقَيْلَ لَهُ فَقَالَ اِبِّى اَرْحَمُهَا قُتِلَ اَخُوْهَا مَعِيَ .

২৬৩৪. আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (স) তাঁর দ্বীগণ বাদে মদীনাতে উন্মে সুলাইম (রা) ব্যক্তিরেকে আর কোন দ্বীলোকের ঘরে যাতায়াত করতেন না। এ ব্যাপারে তাঁকে (স) জিজ্জেস করা হলে তিনি (স) বললেনঃ উন্মে সুলাইমের ভাই আমার সাথে জিহাদ ব্যাপদেশে শাহাদাত লাভ করেছে, এ কারণে তার প্রতি আমি করুণা প্রদর্শন করে থাকি। ৩৯-অনুচ্ছেদঃ যুদ্ধের সময় হানৃত (সুগদ্ধি তৈল) ব্যবহার করা।

٥٣٦٠ عَنْ مُوسِلَى بُنِ اَنَسِ قَالَ وَذَكَرَ يَوْمَ الْيَمَامَةُ قَالَ اَتَى اَنَسُ ثَابِتَ بُنَ قَيْسٍ وَقَدُ حَسَرَ عَنْ فَخِذَيْهِ وَهُو يَتَحَنَّطُ فَقَالَ يَاعَمُّ مَايَحْبِسِكَ اَنْ لاَ تَجِيْء قَالَ الْاَنْ يَاابْنَ اَخِيْ وَجَعَلَ يَتَحَنَّطُ يَعْنِي مِنَ الْحَنُّوْطِ ثُمَّ جَاءً فَجَلَسَ فَذَكَرَ فَي الْحَدِيثِ انْكَشَافًا مِنَ النَّاسِ فَقَالَ هَكَذَا عَنْ وُجُوْهِنَا حَتَّى نُصَارِبَ الْقَوْمَ مَا هَكَذَا عَنْ وُجُوْهِنَا حَتَّى نُصَارِبَ الْقَوْمَ مَا هَكَذَا كُنَّا نَفْعَلُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ بِنُسَ مَا عَوْدَتُمْ اَقْرَانَكُمْ \_

২৬৩৫. মৃসা ইবনে আনাস (রা) ইয়ামামার যুদ্ধ সম্পর্কে বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন, আনাস ইবনে মালেক (রা) সাবেত ইবনে কায়েস (রা)-এর নিকট গেলেন। তিনি তখন তাঁর উভয় উরু উন্মুক্ত করে সুগদ্ধি (তৈল) মর্দন করছিলেন। তিনি (আনাস) বললেন, হে চাচাজান! আপনার যুদ্ধে না যাওয়ার কারণ কি । তিনি জবাব দিলেনঃ ভাতিজা! আমি এখনই আসছি। এরপরও তিনি সুগদ্ধি মালিশ করতে থাকলেন। অতপর তিনি এসে (কাতারে) বসলেন এরপর আনাস (রা) যুদ্ধক্রেত্র হতে লোকের পালানোর বিষয় বর্ণনা করলেন। সাবেত (রা) বললেন, আমার জন্য পথ পরিকার কর—শক্রর মোকাবিলা করব। আমরা রস্পুল্লাহ (স)-এর সঙ্গে জিহাদে অংশগ্রহণ করে কখনো এরপ করব না (পালাব না)। কি খারাপ অভ্যাসই না তোমাদের শক্রুদের নিকট থেকে রপ্ত করেছ।

### ৪০-অনুচ্ছেদ : ৬৬চরের মর্বাদা।

٢٦٣٦ عَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ النَّبِيِّ ﷺ مَنْ يَاتَيْنِيْ بِخَبَرِ الْقَوْمِ يَوْمَ الْآخْزَابِ قَالَ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ النَّبِيِّ ﷺ النَّبِيِّ ﷺ النَّبِيِّ ﷺ النَّبِيِّ ﷺ النَّبِيِّ اللَّهِيِّ اللَّهُيْنِ ...

২৬৩৬. জাবের (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী (স) পরিখার যুদ্ধের সময় বললেনঃ কে আমাকে শত্রু শিবিরের খবরাখবর এনে দিতে পারে ? যুবাইর (রা) বললেন, আমি পারব। নবী (স) আবারও বললেন, আমাকে শত্রু শিবিরের খবর ও তথ্য কে এনে দিতে পারে ? যুবাইর (রা) আবারও বললেন, আমি পারব। নবী (স) বললেন ঃ প্রত্যেক নবীরই হাওয়ারী থাকে। আর আমার হাওয়ারী (বিশেষ সাহায্যকারী) হল যুবাইর।

### ৪১-অনুছেদ ঃ ভঙ্চরকে কি একাকী পাঠাতে হবে ?

٢٦٣٧ عَنْ جَابِرِ بُنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ نَدَبَ النَّبِيُّ ﷺ النَّاسَ قَالَ صَدَقَةُ النَّاسَ فَالْ صَدَقَةُ النَّابُ يُوْمَ الْخَنْدَقِ فَانْتَدَبَ الزَّبُيْرُ ثُمَّ نَدَبَ النَّاسَ فَانْتَدَبَ الزَّبُيْرُ ثُمَّ نَدَبَ النَّاسَ فَانْتَدَبَ الزَّبُيْرُ ثُمَّ نَدَبَ النَّاسَ فَانْتَدَبَ الزَّبُيْرُ فَقَالَ النَّبِيِّ إِنَّ لِكُلِّ نَبِيٍّ حَوَارِيًّا وَإِنَّ حَوَارِيِّ الزَّبُيْرُ بُنُ الْعَوَّامِ \_

২৬৩৭. জাবের ইবনে আবদুল্লাহ (রা) বলেন, নবী (স) লোকদেরকে ডাকলেন। সাদাকাহ (বর্ণনাকারী) বলেন, আমার মনে হয় এটা পরিখার যুদ্ধের সময়ে হবে। যুবাইর (রা) তাঁর ডাকে সাড়া দিলেন। তিনি লোকদেরকে আবার ডাকলেন। এবারও যুবাইর (রা) সাড়া দিলেন। নবী (স) বললেন, প্রত্যেক নবীর জন্য বিশেষ সাহায্যকারী থাকে। আমার বিশেষ সাহায্যকারী হল যুবাইর ইবনুল আওয়াম।

#### 82-अनुष्क्ष : पृ'क्रात्तव এक मान व्याप ।

٢٦٣٨ - عَنْ مَالِكِ بْنِ الْحُويْرِثِ قَالَ انْصِنَرَفْتُ مِنْ عِنْدِ النَّبِيِّ ﷺ (مَعْقُوْد) فَقَالَ لَنَا انَا وَصِنَاحِبُ لِي اَنْهَا وَاقْيُمَا وَلِيَوُمُّكُمَا اَكْبَرُكُما ـ

২৬৩৮. মালেক ইবনে হুয়াইরিস (রা) থেকে বার্ণত। তিনি বলেন, আমি নবী (স)-এর নিকট থেকে বিদায় কালে তিনি আমাকে ও আমার এক সাধীকে লক্ষ্য করে বললেন, তোমরা আযান দিবে, ইকামাত বলবে এবং তোমাদের মধ্যে যে বড় সে তোমাদের ইমামতি করবে।

৪৩-অনুচ্ছেদ ঃ খোড়ার কপালের লখা চুলে কিরামত পর্যন্ত কল্যাণ রেখে দেরা হয়েছে।

٢٦٣٩ - عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمْرَ قَالَ قَالَ رَسُولَ اللهِ ﷺ الْخَيْلُ فِي نَوَاصِيْهَا النَّهِ ﷺ الْخَيْلُ فِي نَوَاصِيْهَا الْخَيْرُ اللَّي يَوْم الْقَيَامَةِ -

২৬৩৯. আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রস্ণুল্লাহ (স) বলেছেন, ঘোড়ার কপালের লম্বা চুলে (অর্থাৎ ঘোড়ার মধ্যে) কিয়ামত পর্যন্ত কল্যাণ দান করা হয়েছে।

. ٢٦٤- عَنْ عُرُوَةَ بْنِ الْجَعْدِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ الْخَيْلُ مَعْقُودُ فِيْ نَوَاصِيْهَا الْخَيْرُ الِّي يَوْمِ الْقِيَامَةِ – ২৬৪০. উরওয়া ইবনুল জা'দ (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (স) বলেছেন, ঘোড়ার কপালের লম্ম চুলে ক্রিয়ামত পর্যন্ত কল্যাণ নিহিত আছে।

٢٦٤١ - عَنْ اَنَسٍ بُنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ الْبَرَكَةُ فِي نَوَاصِي الْخَيْل ـ

২৬৪১. আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রস্লুল্লাহ (স) বলেছেন, ঘোড়ার কপালের লম্বা চুলে কল্যাণ ও বরকত দান করা হয়েছে।

88-অনুদ্দে ঃ শাসক সংকর্মশীল হোক বা অসংকর্মশীল হোক তার নেতৃত্বে জিহাদ কিয়ামত পর্যন্ত অব্যাহত থাকবে। কেননা নবী (স) বলেছেন, খোড়ার কপালের লঘা চুলে কিয়ামত পর্যন্ত কল্যাণ রেখে দেয়া হয়েছে।

٢٦٤٢ - عَنْ عُرُوَةِ الْبَارِقِيِّ أَنَّ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ الْخَيْلُ مَعْقُودُ فِي نَوَاصِيْهَا الْخَيْلُ مَعْقُودُ فِي نَوَاصِيْهَا الْخَيْدُ الْفِيامَةِ الْأَجْرُ وَالْمَغْنَمُ .

২৬৪২. উরওয়া আল-বারিকী (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (স) বলেছেন ঃ ঘোড়ার কপালের লম্বা চুলে কিয়ামত পর্যন্ত কল্যাণ দান করা হয়েছে। (আখরাতের) পুরস্কার ও গনীমতের মাল (যুদ্ধলব্ধ অর্থ)-ও তার মধ্যে শামিল।

৪৫-অনুচ্ছেদ ঃ জিহাদের উদ্দেশ্যে ছোড়া পালন করা। মহান আল্লাহর বাণী ঃ

وَاعِدِدُّوْا لَهُمْ مَاسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رَبَاطِ الْخَيْلِ تَرْهِبُوْنَ بِهِ عَدْوَّا اللهِ وَعَدُوْكُمْ \_ (انفال \_ ٦٠)

"(হে মুন্ননগণ,) তোমরা তাদের (তোমাদের শত্রুদের) মুকাবিলার জন্য যথাসাধ্য শক্তি ও অশ্ববাহিনী প্রত্নুত রাখ যাতে তোমরা আল্লাহ ও তোমাদের শত্রুদের শঙ্কিত ও সম্ভন্ত রাখতে পারো।"–(সূরা আনফাল ঃ ৬০)

٢٦٤٣ – عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ يَقُوْلُ قَالَ النَّبِيِّ ﷺ مَنِ احْتَبَسَ فَرَسًا فِي سَبِيْلِ النَّبِيِّ الْمَثَبَّ وَيَوْتُهُ) وَيُوْلَسَهُ فِي مَيْزَانِهِ اللهِ اِيْمَانًا بِاللهِ وَتَصْدِيْقًا بِوَعُدِهِ فَانَّ شَبِعَهُ وَرِيَّهُ (وَرَوْثُهُ) وَيُوْلَسَهُ فِي مَيْزَانِهِ يَوْمُ الْقَيَامَةِ ـ:
يَوْمُ الْقَيَامَةِ ـ:

২৬৪৩. আবু হুরাইরা (রা) বলেন, নবী (স) বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি আল্লাহর প্রতি পূর্ণ ঈমান ও তাঁর প্রতিশ্রুতির প্রতি পূর্ণ আস্থা রেখে আল্লাহর পথে জিহাদের জন্য ঘোড়া পালন করবে, কিয়ামতের দিন ঐ ব্যক্তির (নেকীর) পাল্লায় (আমলনামায়) ঐ ঘোড়ার খাদ্য, পানীয়, গোবর ও পেসাবের সমপরিমাণ (স্থাপন করা হবে) কল্যাণ দান করা হবে।

৪৬-অনুচ্ছেদ ঃ ঘোড়া ও গাধার নামকরণ।

٢٦٤٤ عَنْ آبِي قَتَادَةَ عَنْ آبِيهِ آنَّهُ خَرَجَ مَعَ النَّبِيِّ عِنْ فَتَخَلَّفَ آبُو قَتَادَةَ مَعَ النَّبِيِّ عِنْ أَبِيهِ آبُو قَتَادَةً مَعَ بَعْضِ آصَحَابِهِ وَهُمُ مُحْرِمُونَ وَهُو غَيْرُ مُحَرِّمٍ فَرَأُوا حِمَارًا وَحُشْيِا قَبْلَ آنْ

يِّرَاهُ فَلَمَّا رَاَوْهُ تَرَكُوْهُ حَتَّى رَاهُ اَبُوْ قَتَادَةَ فَرَكِبَ فَرَسَا لَهُ يُقَالُ لَهُ الْجَرَادَةُ فَسَالَهُمُ اَنْ يُنَاوِلُوهُ سَوْطَهُ فَابُوْا فَتَنَاوَلَهُ فَحَمَلَ فَعَقَرَهُ ثُمَّ اَكُلُ فَاكَلُوا فَقَدِمُوا (فِنَدِمُوا) فَلَمَّا اَدُرَكُوْهُ قَالَ هَلْ مَعَكُمْ مِنْهُ شَيْءً قَالَ مَعَنَا رِجْلُهُ فَاَخَذَهَا النَّبِيِّ فَاكْلَهَا ـ

২৬৪৪. আবু কাতাদা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি (একদা) রস্পুল্লাহ (স)-এর সাথে বের হয়ে তার কিছু বন্ধুবান্ধবসহ পিছনে পড়ে যান। আবু কাতাদা ব্যতীত তারা সবাই ইহরাম অবস্থায় ছিলেন। আবু কাতাদা দেখার পূর্বেই তার সংগীগণ একটা বন্য গাধা দেখতে পান এবং সেটাকে ত্যাগ করেন। কিছু আবু কাতাদা (রা) গাধাটি দেখে সেটাকে শিকারের জন্য তার জারাদাহ নামক ঘোড়ার পিঠে আরোহণ করে সংগীদেরকে চাবুকটি উঠিয়ে দিতে বললে তারা সবাই তা উঠিয়ে দিতে অস্বীকার করেন। তিনি নিজেই তা উঠিয়ে নেন এবং গাধাটিকে শিকার করে নিজে এবং তাঁর সংগীগণ সেটির গোশত খান। তাঁর সংগীগণ ইহরাম অবস্থায় এ কাজ করার জন্য অনুতপ্ত হন। অতপর তারা রস্পুল্লাহ (স)-এর সাথে মিলিত হলে (ঘটনা ব্যক্ত করেল) তিনি তাদেরকে জিজ্জেস করেন, ঐ গাধার কোন অংশ তোমাদের কাছে অবশিষ্ট আছে কি ? তারা বললেন ঃ হাঁ, সেটির একটি পা আছে। নবী (স) তাদের নিকট থেকে তা গ্রহণ করলেন অতপর তা খেলেন।

٢٦٤٥ - عَنْ سَهُلٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ كَانَ لِلنَّبِيِّ ﷺ فِي حَائِطِنَا فَرَسُ لِنَّبِيِّ ﷺ فِي حَائِطِنَا فَرَسُ لِعَنْهُمُ وَالّْحَيْفُ ـ (قَالَ اَبُو عَبدِ اللّهُ وَقَالَ بَعضُهُمْ وَالّْحَيْف)

২৬৪৫. সাহল (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমাদের বাগানে নবী (স)-এর "লুহাইফ" নামক একটা ঘোড়া থাকতো। কোন কোন রাবী সেটির 'লুখীফ' নাম বলেছেন।

٢٦٤٦ عَنْ مَعَادِ قَالَ كُنْتُ رِدْفَ النَّبِيِّ عَلَى حِمَارِ يُقَالُ لَهُ عَفَيْرٌ فَقَالَ يَامُعَادُ هَلُ تَدُرِي حَقَّ اللهِ عَلَى عِبَادِهِ وَمَاحَقُّ الْعِبَادِ عَلَى اللهِ قَلْتُ اللهُ وَرُسُولُهُ الْعَبَادِ عَلَى اللهِ قَلْتُ اللهِ وَرُسُولُهُ الْعَبَادِ عَلَى الْعَبَادِ أَنْ يَعْبُدُوهُ وَلاَيُشُرِكُوْ بِهِ شَيْئًا وَحَقُّ الْعِبَادِ عَلَى الْعَبَادِ عَلَى الْعَبَادِ أَنْ يَعْبُدُوهُ وَلاَيُشُرِكُوْ بِهِ شَيْئًا وَحَقُّ الْعِبَادِ عَلَى اللهِ اَفَلاَ أَبَشِرَكُ بِهِ شَيْئًا فَقُلْتُ يَارَسُولُ اللهِ اَفَلاَ أَبَشِرَبُهِ عَلَى النَّاسَ قَالَ لاَ تُبَشِّرُهُمُ فَيَتَّكُلُوا (فَيَنْكُلُوا) -

২৬৪৬. মুআয (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি "উফাইর" নামক একটি গাধার পিঠে নবী (স)-এর পিছনে বসেছিলাম। নবী (স) আমাকে জিজ্জেস করলেনঃ হে মুআয়! তুমি কি জান, বান্দার নিকট আল্লাহর হক (অধিকার) কি এবং আল্লাহর নিকট বান্দার হক (অধিকার) কি ? আমি বললাম, আল্লাহ ও তাঁর রসূলই সমধিক অবগত। তিনি বললেনঃ বাদার নিকট আল্লাহর অধিকার হলো—বাদা তাঁর ইবাদাত করবে এবং তাঁর সাথে কাউকে শরীক করবে না। আর আল্লাহর নিকট বাদার অধিকার হলো—তাঁর সাথে কাউকে শরীক না করলে আল্লাহ তাকে শান্তি প্রদান করবেন না। আমি বললাম, হে আল্লাহর রস্ল। আমি কি লোকদেরকে এ সুসংবাদটি জানাবো না। তিনি বললেন ঃ না, তাহলে লোকেরা এর উপরই নির্ভর করে বসবে।

٢٦٤٧- عَنْ اَنَسِ بُنِ مَالِكِ قَالَ كَانَ فَزَعُ بِالْلَدِيْنَةِ فَاسْتَعَارَ النَّبِيِّ عَلَيْ اللَّهِ عَنْ أَنْ اللَّهِ عَلَى النَّبِيِّ عَلَيْ اللَّهُ اللِّهُ اللَّهُ اللللِهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

২৬৪৭. আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক সময় মদীনাতে ভীতি ও ত্রাস ছড়িয়ে পড়লে নবী (স) আমাদের মানদূব নামক ঘোড়াটি চেয়ে নিয়ে (গোটা মদীনা টহল দিলেন এবং) বললেন, ভীতি ও ত্রাসের কারণ তো আমি কিছু দেখছি না। তিনি ঘোড়াটি সম্পর্কে মন্তব্য করলেন এটিকে সমুদ্রের ন্যায় (দ্রুতগামী) পেলাম।

৪৭-অনুচ্ছেদ ঃ ঘোড়ার অতত লক্ষণ সম্পর্কে বা কিছু বলা হয়ে থাকে।

٢٦٤٨ - عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْن عُمَرَ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيُّ ﷺ يَقُوْلُ انَّمَا الشُّوَّمُ فِيْ ثَلَاثَةٍ فِي الْفَرَسِ وَالْمَرَأَةِ وَالدَّارِ ـ

২৬৪৮. আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রা) বলেন, আমি নবী (স)-কে বলতে ওনোছ ঃ ঘোড়া, নারী ও বাড়ী এই তিনটি জিনিসেই অন্তভ লক্ষণ আছে।<sup>১৫</sup>

٢٦٤٩ عَنْ سَهُلِ بْنِ سَعْدِ السَّاعِدِيِّ أَنَّ رَسُوْلَ اللَّهِ عَثَ قَالَ اِنْ كَانَ فِيْ شَيْءَ فَفِي الْكَرَاةِ وَالْفَرَسِ وَالْكَسْكَنِ \_

২৬৪৯. সাহল ইবনে সা'দ সাইদী (রা) থেকে বর্ণিত। রস্পুল্লাহ (স) বলেছেন ঃ কোন জিনিসে অন্তভ শক্ষণ থাকলে তা নারী, ঘোড়া ও বাড়ীতেই থাকতো।

৪৮-অনুচ্ছেদ ঃ ডিনটি কাজের জন্য বোড়া। মহান আল্রাহর বাণী ঃ

وَالْخَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَمِيْرَ لِتَرْكَبُوْهَا وَزِيْنَةً وَيَخْلُقُ مَا لاَ تَعْلَمُونَ \_ (النحل \_ ٨)

"ঘোড়া, গাধা ও খচন্বকে আল্লাহ ডোমাদের সৌন্দর্য বর্ধন ও আরোহণের জন্য সৃষ্টি করেছেন এবং ডোমাদের অজ্ঞানা অনুদ্ধণ আরো অনেক সৃষ্টি করেন।" (স্রা আন নাহল ঃ ৮)

- ٢٦٥ عَنْ اَبِي هُرَيْرَةَ اَنْ رَسُولَ الله ﷺ قَالَ الْخَيْلُ لِتَلاَئَةٍ : لِرَجُلٍ اَجْرٌ

১৫. হাদীসের অর্থ এই বে, এই ভিনটি জিনিস অবস্থাপের কারণ হরে দেখা দিতে পারে। বেমন: ঘোড়া অবাধ্য হতে পারে বা মালিকের পর্বের কারণ হতে পারে। নারী চরিত্রহীনা ও অবাধ্য দীন ও ঈমানের প্রতি বৈরী ভাবাপনু হতে পারে। আর বাঞ্চীর স্থান অবাস্থ্যকর ও প্রতিবেশী অসৎ ও কলহপ্রিয় হতে পারে। এসব কারণে এই তিনটি জিনিসই মানুষের জন্য অকল্যাপকর হয়ে থাকে।

২৬৫০. আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। রসৃশুল্লাহ (স) বলেছেন ঃ তিনটি উদ্দেশ্যে ঘোডার প্রতিপালন হতে পারে। এক শ্রেণীর অধিকারীর জন্য তা পুরস্কারের মাধ্যম। এক শ্রেণীর অধিকারীর জন্য তা আশ্রয় স্বরূপ। এক শ্রেণীর অধিকারীর জন্য তা গুনাহের উৎস। যে ব্যক্তি আল্লাহর (পথে জিহাদের) উদ্দেশ্যে ঘোড়া পালন করে, চারণক্ষেত্রে বা বাগানে লম্বা রশি দিয়ে তা বেঁধে দেয় এবং ঘোড়াটি বাঁধা অবস্থায় চারণক্ষেত্রে বা বাগানে ঘুরেফিরে ঘাস খায় তার জন্য তাকে কন্যাণ দান করা হয়। ঘোড়াটি যদি তার দীর্ঘ রশি ছিনু করে লাফ দিয়ে একটি বা দু'টি টিলা অভিক্রম করে তবে ভার গোবর ও বিচরণের পদক্ষেপসমূহের বিনিময়েও পালনকারীর জন্য কল্যাণ রয়েছে। ঘোড়াটি যদি কোন নদী অতিক্রম করে তার পানি পান করে. অথচ তার মালিক তাকে পানি পান করানোর সংকল্প করে নাই, তবে তাতেও মালিকের জন্য ছওয়াব নির্দিষ্ট রয়েছে। যে ব্যক্তি অহংকার, প্রদর্শনেচ্ছা ও ইসলামের অনুসারীদের সাধে শত্রুতার উদ্দেশ্যে ঘোড়া পালন করে, তার জন্য তা তনাহের উৎস হয়। রস্মুল্লাহ (স)-কে গাধা সম্পর্কে জিল্জেস করা হলে তিনি জবাব দিলেন ঃ আমার প্রতি এ ব্যাপারে অনন্য বৈশিষ্ট্যপূর্ণ ও ব্যাপক অর্থব্যঞ্জক নিম্নোক্ত আয়াতটি ব্যতীত আর কিছু অবতীর্ণ হয়নি ঃ "যে ব্যক্তি অণু পরিমাণ কল্যাণকর কান্ধ করবে তার সুফল সে অবশ্যই দেখতে পাবে এবং যে অণু পরিমাণ খারাপ কাচ্চ করবে তার কৃফলও সে দেখতে পাবে।"(সুরা যিলযালঃ ৭-৮)

ٱرْمَكَ لَيْسَ فَيَهَ شَيْةً وَالنَّاسُ خُلْفَىْ فَبَيْنَا اَنَا كَذَٰلِكَ اِذْ قَامَ عَلَيٌّ فَقَالَ لِي النَّبِيُّ يَاجَابِرُ اسْتَمْسِكَ فَضَرَبَهُ بِسُوطِهِ ضَرْبَةٌ فَوَتْبَ الْبَعِيْرُ مَكَانَهُ فَقَالَ اتَبِيْعُ الْجَمَلَ قُلْتُ نَعَمْ فَلَمَّا قَدَمْنَا الْمَديْنَةَ وَدَخَلَ النَّبِيُّ عَلَى الْمُسْجِدَ فَي طَوَائف أَصْحَابِهِ فَدَخَلْتُ الَّذِهِ وَعَقَلْتُ الْجَمَلَ فَيْ نَاحِيَةِ الْبَلاَطِ فَقُلْتُ لَهُ هَٰذَا جَمَلُكَ فَخَرَجَ فَجَعَلَ يُطيْفُ بِالْجَمَلِ وَيَقُولُ الْجَمَلُ جَمَلُنَا فَبَعَثَ النَّبِيُّ ﷺ وَاقِ مِنْ ذَهُبِ فَقَالَ اعْطُرُهَا جَابِرًا ثُمُّ قَالَ اسْتَوْفَيْتَ الثَّمَنَ قُلْتُ نَعْمُ قَالَ الثَّمَنَ وَالْجَمَلُ أَكَ-২৬৫১, আবুল মৃতাওয়াকিল আন-নাজী (রা) বলেন, আমি জাবের ইবনে আবদুল্লাহ আনসারী (রা)-এর নিকট গিয়ে তাঁকে বললাম, আপনি রস্লুল্লাহ (স)-এর নিকট থেকে যা ওনেছেন তা থেকে আমাকে কিছু বলুন। জাবের (রা) বললেন, তাঁর (স) কোন এক সফরে আমি তাঁর সফরসংগী ছিলাম। আবু আকীল বলেন, সেটা জিহাদের না উমরার সফর ছিল তা আমার জানা নেই। আমরা যখন (এই সফর থেকে) প্রত্যাবর্তন করছিলাম, তখন রস্পুদ্ধাহ (স) বললেন, তোমাদের মধ্যে যারা সত্তর পরিবার-পরিজনদের সাধে সাক্ষাত করতে আগ্রহী, তারা যেন দ্রুত চলে। জাবের (রা) বলেন, আমরা অগ্রসর হচ্ছিলাম এবং আমি আমার লাল-কালো বর্ণ মিশ্রিত শরীরে দাগবিহীন উটের উপর সওয়ার হয়ে চলছিলাম। অন্য লোকেরা আমার পেছনে পেছনে চলছিলো। এমতাবস্থায় হঠাৎ আমার উটটি (ক্লান্ত হয়ে) থেমে পড়লে নবী (স) আমাকে বললেন ঃ হে জাবের ! থাম। অতপর তিনি চাবক দিয়ে আমার উটটিকে একবার মারলে তা দ্রুত চলতে গুরু করলো। তারপর তিনি জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কি উটটি বিক্রি করবে ? আমি বললাম, হা। অতপর মদীনায় পৌছলে নবী (স) তার সাহাবীদেরসহ মসজিদে প্রবেশ করলেন। আমিও উটটিকে মসজিদের দরজায় পাথরের স্তপের সাথে বেঁধে রেখে তাঁর কাছে এগিয়ে গেলাম এবং বললাম. এই আপনার উট। তখন তিনি বেরিয়ে এসে দুরে দুরে উটটিকে পর্য করতে লাগলেন এবং বলতে থাকলেন, উটটি আমাদেরই। অতপর তিনি কয়েক আওয়াক স্বর্ণসহ (লোকের মাধ্যমে) বলে পাঠালেন যে, এণ্ডলো জাবেরকে প্রদান করবে। অতপর তিনি (এক সময়) আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কি (উটের) পুরো মূল্য পেয়েছ ? আমি বললাম. হাঁ। তিনি বললেন. (এখন) মূল্য ও উট দুটোই তোমার।

৫০-অনুচ্ছেদ ঃ অবাধ্য পত ও মর্দা খোড়ার আরোহণ করা। রাপেদ ইবনে সা'দ বলেন, আগেকার মুসলিমগণ (সালাফ) নর পতর পিঠে আরোহণ করতে ভাল বাসতেন। কেননা এই শ্রেণীর পত অত্যন্ত দ্রুতগামী ও সাহসী হরে থাকে।

٢٦٥٢ - عَنْ قَتَادَةَ سَمِعْتُ أَنَسَ بُنَ مَالِكِ قَالَ كَانَ بِالْلَدِيْنَةِ فَزَعُ فَاسْتَعَارَ النَّبِيِّ عَنْ قَتَادَةً سَمِعْتُ أَنَسَ بُنَ مَالِكِ قَالَ كَانَ بِالْلَدِيْنَةِ فَزَعُ فَاسْتَعَارَ النَّبِيِّ عَلَيْتُ مِنْ فَزَعٍ النَّبِيِّ عَلَيْتُ مِنْ فَزَعٍ وَقَالَ مَا رَأَيْنَا مِنْ فَزَعٍ وَانْ وَجَدْنَاهُ لَبَحْرًا -

২৬৫২. কাতাদা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আনাস ইবনে মালেক (রা)-কে বলতে শুনেছি, একদা মদীনায় ভীতি ও ত্রাস সৃষ্টি হলে নবী (স) আবু তালহা (রা)-এর "মানদূব" নামক ঘোড়াটি চেয়ে নিয়ে তার পিঠে আরোহণ করেন। (গোটা মদীনা টহল দেয়ার) পরে বললেন, কই, কোন ভীতি বা ত্রাসের কারণ তো খুঁজে পেলাম না। অবশ্য ঘোড়াটিকে সমুদ্রের ন্যায় (দ্রুতগামী) পেলাম।

৫১-অনুচ্ছেদ ঃ গনীমত বা যুদ্ধলব্ধ সম্পাদে ছোড়ার অংশ। (ইমাম) মালেক (র) বলেছেন, সাধারণভাবে সব রকমের ছোড়া এবং অনারব ছোড়ার জন্য অংশ প্রদান করতে হবে। কেননা মহান আল্লাহ বলেন ঃ

"খোড়া, খচর ও গাধাকে আল্লাহ তোমাদের আরোহণের জন্য সৃষ্টি করেছেন।"

—(স্রা আন নাহল ১ ৮) প্রত্যেক ব্যক্তিকে এক খোড়ার অংশের অধিক দেয়া হবে
না।

٢٦٥٣ - عَنِ ابْن عُمْرَ اَنَّ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ جَعَلَ لِلْقَرَسِ سَهُمَيْنِ وَلِصَاحِبِهِ سَهُمًا ـ

২৬৫৩, ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। রস্পুল্লাহ (স) গনীমতের (যুদ্ধশব্ধ) মালে ঘোড়ার জন্য দু'ভাগ এবং ঘোড়ার আরোহীর জন্য এক ভাগ নির্ধারিত করে দিয়েছেন।

৫২-অনুচ্ছেদ ঃ জিহাদের ময়দানে অন্যের সওয়ারী জন্তুকে পরিচাশনা করা।

٢٦٥٤ عَنْ آبِي اسْحُقَ قَالَ رَجُلُّ لِلْبَرَآءِ بَنِ عَزِبِ اَفَرَرْتُمْ عَنْ رَسُولِ اللهِ عَنْ مَوْا رَبُ مَوْا زِنُ كَانُوا قَوْمًا رُمَاةً وَ اِنَّا لَمُ اللهِ عَنْ الْمُسْلِمُونَ عَلَى الْفَنَائِمِ وَاسْتَقْبَلُونَا لَمَّ لَقَيْنَاهُمُ حَمَلْنَاعَلَيْهِمْ فَانْهَزَمُوا فَاقْبَلُ الْمُسْلِمُونَ عَلَى الْفَنَائِمِ وَاسْتَقْبَلُونَا لَمَ اللهِ عَنْ فَلَمْ يَفِرُّ فَلَقَدُ رَايْتُهُ وَ اِنَّهُ لَعَلَى يَقْلَتُهِ الْبَيْضَاء وَ اللهِ عَنْ فَلَمْ يَفِرُ فَلَقَدُ رَايْتُهُ وَ اِنَّهُ لَعَلَى يَقْلَتُهِ الْبَيْضَاء وَ اللهِ عَنْ فَلَمْ يَفِرُ فَلَقَدُ رَايْتُهُ وَ انَّهُ لَعَلَى يَقْلَتُهِ الْبَيْضَاء وَ اللهِ عَنْ اللهُ اللهِ عَنْ فَلَمْ يَقِرُ فَلَقَدُ رَايْتُهُ وَ اللهِ اللهِ عَنْ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَنْ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ عَنْ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُولِ اللهُ الل

২৬৫৪. আবু ইসহাক (র) থেকে বর্ণিত। এক ব্যক্তি বারা' ইবনে আজেব (রা)-কে বললো, আপনারা কি হুনাইনের যুদ্ধে রস্পুল্লাহ (স)-কে (একাকী) ফেলে পলায়ন করেছিলেন। বারা' ইবনে আজেব (রা) বললেন, কিন্তু রস্পুল্লাহ (স) পলায়ন করেননি। হাওয়াযিন গোত্রের লোকেরা ছিলো সুদক্ষ তীরন্দাজ। আমরা তাদেরকে সমুখ যুদ্ধে পরাস্ত করলে মুসলমানগণ গনীমতের সম্পদ আহরণে এগিয়ে আসল। ঠিক এই সময় তারা (হাওয়াযিন) তীর বর্ষণ করে আমাদেরকে আক্রমণ করে বসলো। ( আমরা পলায়ন করেলেও) কিন্তু রস্পুল্লাহ (স) পলায়ন করেননি বরং আমি তাঁকে তাঁর সাদা খছরটির

উপর (অনড় অবস্থায়) দেখেছি। আবু সুফিয়ান তাঁর (স) সওয়ারীর লাগাম ধরে রেখেছিলেন এবং নবী (স) বলছিলেন ঃ আমি অবশ্যই নবী এ ব্যাপারে কোন মিখ্যার অবকাশ নেই। আমি আবদুল মুত্তালিবের (মত নেতার) বংশধর।

৫৩-অনুচ্ছেদ ঃ জিহাদের সওয়ারী জন্তুর রেকাব এবং জ্বিনের বর্ণনা।

২৬৫৫. হবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (স) সওয়ার হয়ে রেকাবে পা রাখার পরে উট তাঁকে নিয়ে দাঁড়ালে তিনি মসজিদে যুলহুলাইফার নিকট থেকে তালবিয়া পাঠ শুরু করতেন।

৫৪-অনুচ্ছেদ ঃ জ্বিনবিহীন ঘোড়ার পিঠে আরোহণ।

২৬৫৬. আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (স) তাঁর কাঁধে ঝুলম্ভ তলোয়ার নিয়ে একটি জ্বিনবিহীন ঘোড়ার পিঠে চড়ে তাদের নিকট এলেন।

৫৫-অনুচ্ছেদ ঃ মন্থ্র গতি সম্পন্ন ঘোড়া ।

২৬৫৬ (ক) আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত। একবার মদীনার অধিবাসীগণ (কোন কারণে) ভীতসন্ত্রস্ত হয়ে পড়ল। নবী (স) আবু তালহা (রা)-এর ধীরগতি সম্পন্ন ঘোড়ায় চড়লেন। তিনি (গোটা মদীনা পরিদর্শন করে) ফিরে এসে বললেন ঃ তোমাদের এই ঘোড়াটিকে আমি সমুদ্রের স্রোতের ন্যায় দ্রুতগামী পেলাম। (আনাস বলেন) এরপরে এ ঘোড়াটিকে দৌড় প্রতিযোগিতায় আর কোন ঘোড়াই পশ্চাতে ফেলে যেতে পারতো না।

৫৬-অনুচ্ছেদঃ ঘোড়দৌড় অনুষ্ঠান।

٢٦٥٧ - عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ اَجْرَى النَّبِيُّ عَنَ مَا ضُمَّرَ مِنَ الْخَيْلِ مِنَ الْحَفْيَاءِ الْمَ تَنِيَّةِ الْمَ مُسَجِد بَنِي زُرَيْقِ قَالَ الْمَنْ عُمْرَ وَكُنْتُ فَيْمَنْ اَجْرَى مَالَمْ يُضَمَّرُ مِنَ التَّنِيَّةِ الْمَ مُسَجِد بَنِي زُرَيْقِ قَالَ الْمُنْ الْخَفْيَاءِ الْمَ ثُنِيَّةِ الْوَدَاعِ خَمُسَتُ الْمُنْ عُمْرَ وَكُنْتُ فَيْمَنْ أَبُونَ الْخَفْيَاءِ الْمَ ثُنِيَّةٍ الْوَدَاعِ خَمُسَتُ أَمْيَالٍ اَوْ سَبَّةً وَبَيْنَ تَنِيَّةٍ الْمَ مَسْجِد بَنِي زُرَيْقٍ مِيْلًا \_

২৬৫৭. ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী (স) হাফইয়া থেকে সানিয়্যাতৃল বিদা পর্যন্ত প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ঘোড়াসমূহের এবং সানিয়্যাহ থেকে বনী যুরাইকের মসজিদ পর্যন্ত প্রশিক্ষণবিহীন ঘোড়াসমূহের দৌড় প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা করেছেন। ইবনে উমার (রা) বলেন, আমিও এই ঘোড়দৌড় প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণকারীদের অন্তর্ভুক্ত ছিলাম। সুফিয়ান বলেন, হাফইয়া থেকে সানিয়্যাতৃল বিদার দূরত্ব পাঁচ কিংবা ছয় মাইল এবং সানিয়্যা থেকে বনী যুরাইকের মসজিদের দূরত্ব এক মাইল।

৫৭-অনুচ্ছেদ ঃ প্রতিযোগিতার জন্য ঘোড়াকে প্রশিক্ষণ দান।

٢٦٥٨ عَنْ عَبْدِ اللهِ اَنَّ رَسُولَ اللهِ سَابَقَ بَيْنَ الْخَيْلِ الَّتِي لَمْ تُضَمَّرُ وَكَانَ اَمَدُهَا مِنَ اللَّهِ بَنَ عَمْرَ كَانَ وَكَانَ اَمَدُهَا مِنَ اللَّهِ بَنَ عُمَرَ كَانَ سَابَقَ بِهَا قَالَ اَبُوْ عَبْدِ اللهِ اَمُدًا غَايَةً فَطَالَ عَلَيْهِمٌ الْاَمَدُ ـ

২৬৫৮. আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (স) প্রশিক্ষণবিহীন ঘোড়াসমূহের দৌড় প্রতিযোগিতা করিয়েছেন এবং এজন্য সীমানা নির্ধারণ করেছিলেন সানিয়ায় থেকে মসজিদে বনী যুরাইক পর্যন্ত। আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রা) এই প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করেছিলেন। আবু আবদুল্লাহ (রা) বলেন, হাদীসে উল্লেখিত "আমাদান" শব্দের অর্থ "গায়াতান"। যেমন কুরআনের আয়াত "ফাতালা আলাইহিমুল আমাদ"—তাদের উপর দিয়ে বহুকাল অতিবাহিত হল। (সূরা আল হাদীদ ঃ ১৬) এর মধ্যে যে "আমাদ" শব্দটি আছে সেই অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে।

﴿ अनुत्य श्वा शिक्ष शिक्य शिक्ष शिक्य शिक्ष शिक्य शिक्ष श

২৬৫৯. ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রস্লুল্লাহ (স) হাফইয়া থেকে সানিয়্যাতুল বিদা পর্যন্ত সীমান মধ্যে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ঘোড়াসমূহের দৌড় প্রতিযোগিতা করিয়েছেন। (বর্ণনাকারী আবু ইসহাক বলেন, ) আমি মূসাকে এ দু'টি জায়গার মধ্যকার দূরত্ব কত জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেন, ছয় অথবা সাত মাইল। তিনি (স) প্রশিক্ষণবিহীন ঘোড়াসমূহেরও দৌড় প্রতিযোগিতা করিয়েছেন এবং এগুলোর জন্য সানিয়্যাতুল বিদা থেকে প্রেরণ করে বনী যুরাইকের মসজিদ পর্যন্ত সীমা নির্ধারণ করেছেন। (বর্ণনাকারী আবু ইসহাক বলেন,) আমি জিজ্ঞেস করলাম, এ দু'টি জায়গার মাঝে দূরতু কত । তিনি

(মৃসা) বলেন, এক মাইল বা অনুরূপ দূরত্ব হবে। এই প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে ইবনে উমার (রা)-ও অন্তর্ভুক্ত ছিলেন।

৫৯-অনুচ্ছেদ ঃ নবী (স)-এর উদ্রী। ইবনে উমার (রা) বলেন, নবী (স) উসামা (রা)-কে তাঁর কাসওয়া নামক উদ্রীর পিঠে পেছনে বসান। মিসওয়ার (রা) বলেন, নবী (স) বলেছেন, তাঁর উদ্রী কাসওয়া তাঁকে নিয়ে কোন দিন অবাধ্য হয় নাই।

- ٢٦٦ عَنْ حُمَيْدٍ قَالَ سَمِعْتُ عَنْ اَنَسٍ يَقُولُ كَانَتْ نَافَةُ النَّبِيِّ ﷺ يُقَالُّ لَهَا الْعَضْمَا الْعُضْمَا الْعُنْمَا الْعُنْمَا الْعَالِمَ الْعَالَ الْعَالَ الْعُنْمَا الْعُنْمَا الْعُنْمَا

২৬৬০. হুমাইদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আনাস (রা)-কে বলতে শুনেছি ঃ নবী (স)-এর উদ্ভীকে "আদবাউ" বলে ডাকা হতো।

٢٦٦١ عَنْ أَنَس قَالَ كَانَ لِلنَّبِيِّ عَلَى قَعُوْد فَسَبَقَهَا فَشَـــقَ ذَٰلِكَ عَلَى حَمْيَدً أَوْ لاَ تَكَادُ تُسُبُقُ فَجَاءَ أَعْرَابِيَّ عَلَى قَعُوْد فَسَبَقَهَا فَشَـــقَ ذَٰلِكَ عَلَى اللهِ أَنْ لاَّ يَرْتَفِعَ شَيْءً مِنَ الدُّنْيَا الِاَّ وَضَعَةٌ طُوَّلَةٌ مُوْسَى عَنْ حَمَّاد عَنْ ثَابِت عَنْ أَنَس عَنِ النَّبِيِّ عَنْ أَنْس عَنِ النَّبِيِّ عَنْ أَنْ اللهِ عَنْ أَنْسٍ عَنِ النَّبِيِّ عَنْ اللهِ إِنْ النَّبِيِّ عَنْ النَّبِي إِلَيْ عَلَى اللهِ إِنْ النَّبِي عَنْ النَّبِي إِلَيْ اللهِ إِلَّا اللهِ إِنْ النَّبِي إِلَيْ إِلَيْ إِللهِ إِلَى اللهِ إِلَى اللهِ إِلَى اللهِ إِلَيْ اللهِ إِلَى اللهِ إِلَى اللهِ إِلَيْ اللهِ إِلَيْ اللهِ إِلَيْ اللهِ إِلَيْ اللهِ إِلَى اللهِ إِلَيْ إِلَيْ اللهِ إِلَيْ اللهِ إِلَيْ اللهِ إِلَى اللهِ إِلَيْ إِلَيْ اللهِ إِلَيْ اللهُ إِلَيْ إِلَيْ إِلَيْ عَلَى اللهِ إِلَيْ إِلَيْ إِلَيْ اللهُ إِلَى اللهُ إِلَيْ اللهُ إِلَيْ اللهُ إِلَيْ إِلَيْ اللهُ إِلَيْ اللهُ إِلَيْ اللّهُ إِلَى اللهُ إِلَى اللهِ إِلَيْ اللهِ إِلَى اللهُ إِلَيْ إِلَيْ إِلَيْ إِلَيْ إِلَيْ إِلَيْ إِلَيْ إِلَيْ إِلَيْ إِلْمَا إِلَيْ إِلْهِ إِلَيْ إِلْهِ إِلْمِيْ إِلَيْ أَلِي الللهِ إِلَيْ إِلَيْ إِلَيْ إِلْمَالِيْ إِلْمِي إِلَيْ إِلَيْ إِلَيْ إِلَيْ إِلْمَالِي إِلَيْ إِلَيْ إِلْكُولِي الللّهِ إِلَيْ إِلَيْ إِلْمَالِي إِلَيْ إِلْمَا إِلْمَالِي إِلَيْكُولِي إِلَيْكُولِي إِلَيْكُولِي إِلَيْكُولِي إِلَيْكُولِي اللْمَالِي إِلَيْكُولِي إِلَيْكُولِي إِلَيْكُولِي إِلْمَالِي إِلْمَالِي إِلَيْكُولِي إِلَيْكُولِي إِلَيْكُولِي إِلْمَالِي إِلَيْ

২৬৬১ আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। রস্লুল্লাহ (স)-এর "আদবাউ" নামক একটি উদ্ভী ছিলো। দৌড় প্রতিযোগিতায় এটাকে পরাস্ত করা যেত না। এক সময়ে এক বেদুইন ছয় বছর বয়স্ক একটি উটের পিঠে চড়ে আগমন করলো এবং দৌড় প্রতিযোগিতায় "আদবাউ"কে পশ্চাতে ফেলে চলে গেলো। এটা মুসলমানদের জন্য পীড়াদায়ক মনে হলো। এমনকি তিনি (স) তা উপলব্ধি করতে পেরে বললেন, পৃথিবীতে যে জিনিসই বেডে যায় তাকে অবদমিত করার অধিকারও আল্লাহর আছে।

৬০-অনুচ্ছেদ ঃ নবী (স)-এর শ্বেত খকর। আনাস (রা) একথা বলেছেন। আবু হুমাইদ (রা) বলেন, আয়লা রাজ নবী (স)-কে একটি শ্বেত খকর উপহার দিয়েছিলেন।

٢٦٦٢ عَـنُ آبِي آبُو اسْحٰقَ قَالَ سَمِعْتُ عَمْرُو بْنَ الْحَارِثِ قَالَ مَا تَرَكَ النَّبِيُّ الْا بَغْلَتَهُ الْبَيْضَاَءَ وَسِلِاَحَةً وَارْضَا تَرَكَهَا صَدَقَةً ـ

২৬৬২. আবু ইসহাক (রা) বলেন, আমি আমর ইবনুল হারিস (রা)-কে বলতে ওনেছিঃ নবী (স) তাঁর ইন্তেকালের সময় তাঁর সাদা খচ্চরটি, কিছু যুদ্ধসরঞ্জাম এবং সাদকার উদ্দেশ্যে একখণ্ড ভূমি ব্যতীত জ্বার কিছুই রেখে যাননি।

٢٦٦٢ عَنِ الْبَرَآءِ قَالَ لَهُ رَجُلٌ يَا آبًا عُمَارَةَ وَ لَّيْتُمْ يَوْمَ حُنَيْنِ قَالَ لاَ وَاللهِ مَا وَلَى النَّبِيِّ عَنْ وَاللهِ عَلَيْهُمْ هَوَازِنُ بِالنَّبُلِ وَالنَّبِيُّ مَا وَلَى النَّبِيِّ عَنْ إِلْكَبُلُ وَالنَّبِيُّ

عَلَى بَغْلَتِهِ الْبَيْضَاءِ وَأَبُّنُ سُفْيَانَ بْنُ الْحَارِثِ أَخِذَّ بِلِجَامِهَا وَالنَّبِيُّ عَهُ يَقُولُ أَنَا النَّبِيُّ لاَ كَذِبَ أَنَا ابْنُ عَبْدِ الْمَطَّلِبِ ـ

২৬৬৩. বারা' (রা) থেকে বর্ণিত। কোন এক ব্যক্তি তাঁকে বললো, হে আবু উমারাহ আপনারা কি হুনাইনের (যুদ্ধের) দিন পলায়ন করেছিলেন ? তিনি বললেন ঃ না, আল্লাহর কসম ! নবী (স) কখনো পৃষ্ঠপ্রদর্শন করেননি বরং তাড়াহুড়া প্রবণ (অস্থিরচিত্ত) কিছু লোক পৃষ্ঠপ্রদর্শন করছিল। হাওয়াযিন গোত্রের লোকেরা তাদেরকে তীরের দ্বারা আক্রমণ করেছিল। তখন নবী (স) তাঁর সাদা খচ্চরটির পিঠে আরোহিত ছিলেন এবং আবু সুফিয়ান ইবনে হারিস সেটির লাগাম ধরা ছিলেন। আর নবী (স) বলছিলেন ঃ আমি যে নবী এতে কোন অসত্য নেই। আমি আবদুল মুত্তালিবের (মত আরবের খ্যাতিমান নেতার) বংশধর। ১৬

৬১-অনুচ্ছেদ ঃ নারীদের জিহাদ ।

٢٦٦٤ عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِيْنَ قَالَتِ اسْتَأَذَنْتُ النَّبِيِّ ﷺ فِي الْجِهَادِ فَقَالَ جِهَادُكُنَّ الْحَجُّ ـ

২৬৬৪. উন্মূল মুমিনীন আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নবী (স)-এর নিকট জিহাদে অংশ গ্রহণের অনুমতি প্রার্থনা করলে তিনি বলেন ঃ তোমাদের জন্য হজ্জ করাই হলো জিহাদ।

٣٦٦٥ - عَنْ عَائِشَةَ أُمُّ الْمُوْمِنِيْنَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ سَالَهُ نِسَاقُهُ عَنِ الْجِهَادِ فَقَالَ نِعْمَ الْجِهَادُ الْحَجُّ -

২৬৬৫. উন্মূল মুমিনীন আয়েশা (রা) নবী (স) থেকে বর্ণনা করেন যে, তাঁর ব্রীগণ তাঁর নিকট জিহাদের অনুমতি প্রার্থনা করলে তিনি বলেন ঃ (তোমাদের) সর্বত্যোম জিহাদ হলো হজ্জ।

৬২-অনুচ্ছেদ ঃ নৌযুদ্ধে নারীদের অংশগ্রহণ।

٢٦٦٦ عَنْ أَنَسَ يَقُولُ دَخَلَ رَسُولُ اللهِ عَلَى بِنْتِ مِلْحَانَ فَاتَّكَا عَنْدَهَا ثُمَّ صَحِكَ فَقَالَتَ لِمَ تَضْحَكُ يَا رَسُولُ اللهِ فَقَالَ نَاسٌ مِّنْ أُمَّتِي يَرْكَبُونَ الْبَحْرَ الْاَخْضَرَ فِي فَقَالَتَ لِمَ تَضْحَكُ يَا رَسُولَ اللهِ أَدْعُ اللهَ أَنْ سَبْلِلِ اللهِ مَثْلُهُمْ مَثْلُ الْمُلُوكِ عَلَى الْاَسِرَّةِ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللهِ أَدْعُ اللهَ أَنْ يَجْعَلَنِي مِنْهُمْ قَالَ اللهِ مُثَلُّهُمْ أَمْ مَثْلُ الْمُلُوكِ عَلَى الْاَسِرَّةِ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللهِ أَدْعُ اللهَ أَنْ يَجْعَلَنِي مِنْهُمْ قَالَ اللهِ مَثْلُ الْهُمُ أَمْ عَادَ فَضَحِكِ فَقَالَتْ لَهُ مِثْلَ أَوْ مِمَّ يَجْعَلَنِي مِنْهُمْ قَالَتْ لَهُ مِثْلَ أَنْ مِمْ

১৬. বাহ্যত নবী (স)-এর কথায় এখানে অহংকার ও বংশমর্যাদার গর্ব প্রকাশ পাচ্ছে। অথচ বিভিন্ন হাদীসের মাধ্যমে জানা যায় যে, তিনি অহংক্রে ও বংশ মর্যাদার বড়াইকে অতীব ঘৃণার চোখে দেখতেন। প্রকৃত ব্যাপার এই যে, রস্পৃত্যাহ (স)-এর ঐসব বাণী সাধারণ ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। পক্ষান্তরে এই জাতীয় বীরত্ব্যঞ্জক কথা বলে যুদ্ধের ময়দানে শত্রুকে তীত-সন্ত্রন্ত করা একটি সৃষ্ম কৌশল এবং তা সম্পূর্ণরূপে বৈধ।

ذٰلِكَ فَقَالَ لَهَ مِثْلَ ذٰلِكَ فَقَالَتُ أَدْعُ اللَّهَ آنْ يَجْعَلَنِي مِنْهُمْ قَالَ آنْتِ مِنَ الْأَوَّلِيْنَ وَ لَسْتِ مِنَ الْاخْرِيْنَ قَالَ قَالَ آنَسٌ فَتَزَوَّجَتُ عُبَادَةً بْنَ الصَّامِتِ فَرَكَبِتِ الْبَحْرَ مَعَ بِنْتِ قَرَظَةَ فَلَمَّا قَفَلَتُ رَكِبَتُ دَابَّتَهَا فَوَ قَصِتُ بِهَا فَسَقَطَتُ عَنْهَا فَمَاتَتُ .

২৬৬৬. আবদুল্লাহ ইবনে আবদুর রহমান আনসারী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আনাস (রা)-কে বলতে শুনেছি ঃ রস্লুল্লাহ (স) (উম্মে হারাম) বিনতে মিলহানের নিকট গমন করলেন এবং সেখানে তিনি বালিশে মাথা রেখে ঘুমিয়ে পড়লেন। তারপর (জাগ্রত হয়ে) হাসলেন। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহর রসূল ! আপনার হাসার কারণ কি ? তিনি (স) জবাব দিলেন, (আমি দেখতে পেলাম) আমার উন্মাতের কিছু সংখ্যক লোক আল্লাহর পথে (জিহাদের জন্য) সবুজ সমুদ্রে ( ভূমধ্য সাগর) (জাহাজে) আরোহণ করবে। তাদের দৃশ্য যেন সিংহাসনে অধিষ্ঠিত বাদশাহের মত। তিনি (বিনতে মিলহান) বললেন. হে আল্লাহর রসূল ! আমার জন্য দোআ করুন, আল্লাহ যেন আমাকে তাদের অন্তর্ভুক্ত করেন। তিনি (স) বললেন, হে আল্লাহ ! তুমি তাকে তাদের অন্তর্ভুক্ত করো। তিনি পুনরায় ঘুমালেন এবং (জাগ্রত হয়ে) হাসলেন। তিনি (বিনতে মিলহান) আবার তাঁকে (স)-কে পূর্ববৎ হাসির কারণ জিজ্ঞেস করলেন। তিনিও (স) পূর্বের মতই জবাব দিলেন। তিনি বললেন, আপনি দোআ করুন যেন আল্লাহ আমাকেও তাদের অন্তর্ভুক্ত করেন। তিনি বললেন, তুমি পরবর্তী দলে না হয়ে বরং সর্বপ্রথম দলেরই অন্তর্ভক্ত থাকবে। আনাস (রা) বলেছেন, অতপর তিনি উবাদাহ ইবনে সামেত (রা)-এর সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন এবং কারাযার কন্যার<sup>১৭</sup> সাথে (নৌযুদ্ধে) সমুদ্র যাত্রা করেন। অতপর প্রত্যাবর্তন করে যখন তিনি তাঁর (জন্য আনীত) সওয়ারীতে আরোহণ করেন, জন্তুটি তাঁকে ফেলে দিলে তাঁর ঘাড মটকে যায় এবং ইম্ভেকাল করেন।

৬৩-অনুচ্ছেদ ঃ ব্রীদের মধ্যে কোন একজনকে সঙ্গে নিয়ে কোন ব্যক্তির জিহাদে গমন।

٢٦٦٧ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ النَّبِيُ ﷺ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَخْرُجَ أَقْرَعَ بَيْنَ نِسَائِهِ فَأَيْتُهُنَّ يَخْرُجُ سَهُمُهَا خَرَجَ بِهَا النَّبِيُ ﷺ فَٱقْرَعَ بَيْنَنَا فِي غَسِرْوَةٍ غَزَاهَا فَخُرَجَ فِيهَا سَهُمِي فَخَرَجْتُ مَعَ النَّبِيِ ﷺ بَعْدَ مَا أَنْزِلَ الْحِجَابُ - غَزَاهَا فَخَرَجَ فَيْهَا سَهُمِي فَخَرَجْتُ مَعَ النَّبِيِ ﷺ بَعْدَ مَا أَنْزِلَ الْحِجَابُ -

২৬৬৭. আয়েশা (রা) বলেন, নবী (স) সফরে যাওয়ার ইচ্ছা করলে তাঁর স্ত্রীদের মধ্যে (একজনকে সাথে নেয়ার জন্য তাকে) বাছাই করার উদ্দেশ্যে লটারী করতেন এবং এতে

১৭ কারাযার কন্যা হলেন মু'আবিয়া ইবনে আবু সৃষ্ণিয়ানের ব্রী ফাখতাই। মু'আবিয়া ইবনে আবু সৃষ্ণিয়ানের সময়ই সর্বপ্রথম মুসলমানরা নৌযুদ্ধের জন্য নৌবহর গঠন করেন এবং নৌযুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন। এই নৌবহর ভূমধ্য সাগর এলাকায় অবস্থানরত ছিলো। উম্মে হারাম বিনতে মিলহান (রা) মুসলিম নৌবাহিনীর সর্বপ্রথম দলের সহগামী হয়ে নৌযুদ্ধে গমন করেছিলেন। প্রত্যাবর্তনের পর তাঁর জন্য আরোহণের পশু আনা হলে তিনি তাতে আরোহণ করতে গিয়ে পড়ে যান এবং ঘাড় ভেঙ্গে গেলে ইন্তেকাল করেন।

যার নাম উঠতো তাকেই (নিয়ম মাফিক) সঙ্গে নিয়ে যেতেন। কোন এক যুদ্ধে এভাবে লটারী করলে আমার নাম উঠলো এবং আমি তাঁর সাথে গেলাম। এটা পর্দার নির্দেশ নাযিল হওয়ার পরের ঘটনা।

৬৪-অনুচ্ছেদ ঃ নারীদের জিহাদ এবং পুরুষদের সাথে একত্রে তাদের যুদ্ধ করা।

وَ لَقَدُ رَايَتُ عَائِشَةً بِنْتَ اَبِي بَكُر وَ اُمَّ سَلَيْمٍ وَ انَّهُمَا لَمُشَمِّرَتَانِ اَرَى خَدَمَ وَ لَقَدُ رَايَتُ عَائِشَةً بِنْتَ اَبِي بَكُر وَ اُمَّ سَلَيْمٍ وَ انَّهُمَا لَمُشَمِّرَتَانِ اَرَى خَدَمَ سُوْقِهِمَا تَنْقُزَانِ الْقَرَبَ وَقَالَ غَيْرُهُ تَنْقُلانِ الْقَرَبَ عَلَى مُتُونَهِمَا ثُمَّ تُوغَانِهِ الْقَرْمِ ثَمَّ تَرْجِعَانِ فَتَمُلانِهَا ثُمَّ تَجْيِئَانِ فَتَغُرغَانِهَا فَي اَفْوَاهِ الْقَوْمِ لَقُواهِ الْقَوْمِ الْمُ الْقُومِ الْمُعْتَى الْفَامِ الْقَوْمِ الْقَوْمِ الْقَوْمِ الْقَوْمِ الْقُومِ اللْفُومِ اللْفُومِ الْقُومِ الْمُعْلَى الْقُومِ الْمُعْلِمُ الْفُومِ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِمُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَمِ الْمُعْلِمُ الْمُعْلَى الْمُعْلَمِ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُومِ الْمُعْلَى الْمُعْلَمِ الْمُعْلَى الْمُعْلَمِ الْمُعْلَى الْمُعْلَمِ الْمُعْلَى الْمُعْلَمِ الْمُعْلَمِ الْمُعْلَى الْمُعْلِمِ الْمُعْلَمِ الْمُعْلِمِ الْمُعْلِمِ الْمُعْلَمِ الْمُعْلَمِ الْمُعْلَمِ الْمُعْلِمِ الْمُعْلِمِ الْمُعْلَمِ الْمُعْلَمِ الْ

৬৫-অনুচ্ছেদ ঃ জিহাদের ময়দানে পুরুষদের জন্য নারীদের মশক ভর্তি করে পানি বহন করা।

১৮. উম্বে সুলাইম (রা) আনাস (রা)-এর মা। আর এটা ছিল পর্নার বিধান নাবিল হওয়ার পূর্বের ঘটনা –(ফাতছ্ল বারী, ৬র্চ খন্ড, পু. ৭১৯)। জরুরী আবস্থায় এরূপ করার অবকাশ আছে।

৬৬-অনুত্দের ঃ যুদ্ধের ময়দানে আহতদের সেবায় নারীদের ভূমিকা।

. ٢٦٧- عَنِ الرَّبَيِّمِ بِنْتِ مُعَوِّدٍ قَالَتْ كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ نَسْقِي وَنُدَاوِي الْجَرْحٰي وَ نَرُدًّ الْقَتْلَى الْمَدْيْنَةِ -

২৬৭০. মুআওবিযের কন্যা রুবাই (রা) বলেন, আমরা (নারীরা) যুদ্ধের ময়দানে নবী (স)-এর সাথে ছিলাম। আমরা লোকদেরকে পানি পান করাতাম, আহতদের সেবা-যত্ন করতাম এবং নিহতদেরকে (মদীনায়) ফেরত পাঠানোর ব্যবস্থা করতাম।

৬৭-অনুচ্ছেদ : মহিলাদের ছারা আহত ও নিহতদের (মদীনায়) কেরত পাঠানো।

٢٦٧٧ عَنِ الرَّبَيِّعِ بِنْتِ مُعَوِّذٍ قَالَتُ كُنَّا نَغْزُلُ مَعَ النَّبِيِ عَنْ فَنَسْقِي الْقُومَ نَخُدُمُهُمْ وَنَرُدُ الْجَرَحٰى وَالْقَتَلَى اللهِ اللهِيْنَةِ \_

২৬৭১, মুআওবিযের কন্যা রুবাই (রা) বলেন, আমরা (নারীরা) রসূলুক্লাহ (স)-এর সাথে জিহাদে অংশগহণ করে লোকদেরকে পানি পান করাতাম, তাদের সেবা-যত্ন করতাম এবং আহত ও নিহতদেরকে (মদীনায়) ফেরত পাঠাতাম।

৬৮-অনুচ্ছেদ ঃ শরীর হতে তীর (টেনে) বের করা।

٢٦٧٢ عَنْ آبِي مُوسَلَى قَالَ رُمِيْ آبُوْ عَامِرٍ فِي رُكْبَتِهِ فَانْتَهَيْتُ الِّيهِ قَالَ انْزِعْ هَٰذَا السَّهُمَ فَنَزَعْتُهُ فَنَزَامِنْهُ الْلَآءَ فَدَخَلْتُ عَلَى النَّبِّيِّ ﴿ فَاخْبَرْتُهُ فَقَالَ النَّبِيِّ الْمُعْرَدِ السَّهُمَ الْمُنْدِ آبِيْ عَامِرٍ ـ

২৬৭২. আবু মৃসা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, (কোন যুদ্ধে) আবু আমরের হাঁটুতে তীর বিদ্ধ হলে আমি তাঁর কাছে গেলাম। তিনি আমাকে বললেন, এই তীরটি (আমার শরীর থেকে) টেনে বের করে দাও। আমি তীরটি টেনে বের করলে (তীরবিদ্ধ জায়গা থেকে) পানির মত রস ক্ষরণ হতে থাকলো। (আবু মৃসা বলেন,) এরপর আমি নবী (স)- এর কাছে গিয়ে তাঁকে এটা জানালে তিনি বললেন, হে আল্লাহ! উবায়েদ আবু আমেরকে ক্ষমা করে দাও।

৬৯-অনুচ্ছেদ ঃ আল্লাহর পথে জিহাদের ময়দানে পাহারাদান।

২৬৭৩. আবদুল্লাহ ইবনে আমের ইবনে রাবীআ (রা) বলেন, আমি আয়েশা (রা)-কে বলতে শুনেছিঃ এক রাত রসূলুল্লাহ (স) পাহারায় কাটালেন। অতপর মদীনায় পৌছে তিনি বললেন ঃ আজ রাতে আমার সাহাবীদের মধ্য হতে কোন সংব্যক্তি যদি আমাকে পাহারা দান করতো, তাহলে কতই না ভাল হতো । এমনি সময় আমরা অব্রের আওয়াজ ভনতে পেলাম। নবী (স) জিজ্ঞেস করলেন ঃ কে । লোকটি বললেন, আমি সা'দ ইবনে আবু ওয়াকাস। আজ রাতে আপনাকে পাহারা দেয়ার জন্য এসেছি। এরপর নবী (স) ঘূমিয়ে পড়লেন।

٢٦٧٤ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِي عَنِي قَالَ تَعِسَ عَبْدُ الدَّيْنَارِ وَالدَّرْهُم وَالْقَطْيْفَةِ وَالْخَمِيْصَةِ إِنْ أَعْطِي رَضِي وَ إِنَّ لَمْ يُعْطَ لَمْ يَرْضَ لَمْ يَرْفَعُهُ إِسْرَائِيلَ عَنْ أَبِي حَصِيْنِ وَ زَادَنَا عَمْرِوَ قَالَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِيْنَارِ عَنْ أَبِي حَنْ أَبِي هُرَيْسَرَةً عَنِ النَّبِي عَنْ أَبِي صَالِح عَنْ أَبِي هُرَيْسَرَةً عَنِ النَّبِي عَنْ أَبِي عَنْ أَبِي هُرَيْسَرَةً عَنِ النَّبِي عَنْ أَبِي عَبْدُ الخَمِيصَةِ إِنْ أَعْطِي رَضِي وَإِنْ لَمْ يُعْطَ سَخِطَ الدِّيْنَارِ وَ عَبْدُ الدِّرْهُم وَ عَبْدُ الْخَمِيْصَةِ إِنْ أَعْطِي رَضِي وَإِنْ لَمْ يُعْطَ سَخِطَ تَعْسَ وَ أُنْتَكُس .

وَإِذَاشِيْكَ فَلاَ انْتَقَشَ طَوْبِي لِعَبْدِ أَخِذٍ بِعِنَانِ فَرَسِهِ فِي سَبِيْلِ اللهِ اَشْعَتْ رَأْسُهُ مُغْبَرَّةٍ قَدَمَاهُ إِنْ كَانَ فِي الْحِرَاسَةِ وَإِنْ كَانَ فِي السَّاقَةِ كَانَ فِي السَّاقَةِ كَانَ فِي السَّاقَةِ كَانَ فِي السَّاقَةِ اللهِ ا

২৬৭৪. আবু ছ্য়াইরা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (স) বলেছেন ঃ দীনার, দিরহাম ও উত্তম পোলাক বরিক্ষনের যারা দাস তাদের জন্য থংস। তাকে দেয়া হলে সে সমুষ্ট হয়। দীনার, দিরহাম ঠ উত্তম পোলাকের দাস ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়েছে। তাকে দেয়া হলে সকুষ্ট হয় এবং লা দেয়া হলে ক্রম্ম হয়। এর ধ্বংস হবে, অধঃপতিত হবে এবং তালের পালে কর্তক বিদ্ধ হলে তা খুলে দেয়ার লোক পর্যন্ত হবে না। ঐ ব্যক্তির জন্য সুসংবাদ বে আল্লাহর পথে দুটি খুলী ধুসরিত পদে, খুলামলিন কেলে হলেও জিহাদের জন্য ঘোড়ার লাগাম ধরে প্রস্তুত থাকে। তাকে পাহারার কাজে সৈন্যদলের সম্মুখভাগে বা পাতাতভাগে যেখানেই নিয়োজিত করা হয় সে সেখানেই সন্তুষ্ট মনে নিয়োজিত থেকে পাহারার কাজ করে যায়। সে যদি কারো সাথে সাক্ষাতের অনুমতি চায় তবে তাকে সাক্ষাতের অনুমতিও প্রদান করা হয় না এবং সে যদি কোন বিষয়ে সুপারিশ করে তাহলে, তার সুপারিশও করুল কর হয় না ।১৯

৭০-অনুত্রেদ ঃ জিহাদের ময়দানে খেদমত ও সেবার মর্যাদা।

7٦٧٥ عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ صَحَبْتُ جَرِيْرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ فَكَانَ يَخْدُمُنِي

১৯. ঐ ব্যক্তি আল্লাহর রস্তের নির্দেশের প্রতি এতই আনুগত্যশীল বে, সে পার্থিব কোন যশ বা গৌরবের কথা মোটেই চিন্তা করে না, বরং আল্লাহ ও তাঁর রস্তের দীনকে প্রতিষ্ঠিত করার দক্ষ্যে জিহাদের জন্য তাকে যেখানেই নিয়্নোজিত করা হয়, সেখানেই সে সম্মুইচিন্তে কাল্প করে, কোন মনোকই অনুতব করে না।

وَهُوَ اَكْبَرُ مِنْ اَنَسٍ قَالَ جَرِيْرُ اِنِّيْ رَأَيْتُ الْاَنْصَارَ يَصْنَعُوْنَ شَيْئًا لاَ اَجِدُ اَحَدًا مِنْهُمُ الاَّ اَكْرَمْتُهُ ـ

২৬৭৫. আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, কোন এক সফরে আমি জারীর ইবনে আবদুল্লাহ (রা)-র সঙ্গে ছিলাম। তিনি (জারীর) আমার সেবা করতেন, অথচ তিনি বয়সে আনাস থেকে বড় ছিলেন।২০ জারীর (রা) বলেন, আমি আনসারগণকে এমন কিছু কাজ করতে দেখেছি যদ্দরুন তাদের কাউকে যখনই পাই তাকে আমি সন্ধান প্রদর্শন করে থাকি।

২৬৭৬. মৃত্তালিব ইবনে হানতাবের আযাদকৃত গোলাম আমর ইবনে আবু আমর (রা) বলেন, আমি আনাস (রা)-কে বলতে শুনেছিঃ আমি রস্লুল্লাহ (স)-এর সেবা করার জন্য তাঁর সঙ্গে খায়বার গিয়েছিলাম। খায়বার থেকে ফেরার পথে উহুদ পাহাড় দৃষ্টিগোচর হলে রস্লুল্লাহ (স) বললেনঃ এই পাহাড় আমাদেরকে ভালবাসে এবং আমরাও তাকে ভালবাসি। তারপর তিনি হাত দ্বারা মদীনার দিকে ইঙ্গিত করে বললেনঃ হে আল্লাহ! ইবরাহীম (আ) যেমন মঞ্চাকে সম্মানিত (হারাম) জায়গা বানিয়েছিলেন, আমিও তেমনি এই দুই কন্ধরময় স্থানের মধ্যবর্তী জায়গাকে (মদীনাকে) হারাম বা সম্মানিত বলে ঘোষণা করছি। অতএব হে আল্লাহ! তুমি আমাদের সা'ও মৃদ-এ (খাদ্যশস্যে) বরকত দান করো।

٣٦٧٧ عَنْ اَنَسِ قَالَ كُنَّامَعَ النَّبِيِّ ﷺ اَكُثُرُنَا ظِلاَّ الَّذِي يَسْتَظلُّ بِكِسَائِهِ وَاَمَّا الَّذِيْنَ صَامُواً فَلَمْ يَعْلَمُوا شَيْئًا وَاَمَّا الَّذِيْنَ اَفْطَرُوا فَبَعَثُوا الرِّكَابَ وَامْتَهَنُوا وَعَالُجُوا فَقَالَ النَّبِيِّ ﷺ نَعَهِ الْمَفْطِرُونَ الْيَوْمَ بِالْاَجْرِ –

২৬৭৭. আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, কোন এক জিহাদের সফরে আমরা নবী (স)-এর সঙ্গে ছিলাম। (প্রচণ্ড রোদের কারণে আমরা ছায়া দিচ্ছিলাম) আমাদের মধ্যে কোন ব্যক্তির কাপড় বা চাদরের ছায়াই ছিল একমাত্র ছায়া। সেদিন যারা রোযা রেখেছিলেন তারা কোন কাজই করতে সক্ষম হলেন না। কিন্তু যারা রোযাহীন ছিলেন তারা উটণ্ডলোকে পানি পান করাতে নিয়ে গেলেন এবং মশক ভর্তি করে তার পিঠে পানি

২০. অথচ তিনি আনাস (রা) থেকে বড় ছিলেন। হাদীসের এই অংশটুকু ইমাম বুবারী (র)-এর কথা।

বহন করে আনলেন। তারা আহত ও অসুস্থদের সেবা ও খেদমত করলেন। অতএব নবী (স) বললেন, আজকে যারা রোযা রাখে নাই তারাই (সব) কল্যাণের (সওয়াবের) হকদার হয়ে গেলো।

৭১-অনুচ্ছেদ ঃ সফরে খীয় সঙ্গীর সাজ-সরঞ্জাম বহন করে নেয়ার ফ্যীলাত।

২৬৭৮. আবু হ্রাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (স) বলেছেন ঃ (মানুষের) শরীরের প্রতি বণ্ড অন্তির উপর প্রতি দিন একটি করে সাদকা ওয়াজিব হয়। কোন লোককে স্বীয় সওয়ারীর উপর আরোহণ করিয়ে সাহায্য করা বা তার মাল-সরঞ্জাম বহন করে দেয়া, উত্তম কথা বলা, নামাযের উদ্দেশ্যে যাতায়াতের প্রতিটি পদক্ষেপ এবং (পথিককে) রাস্তা দেখিয়ে দেয়া এসবই সাদকা হিসেবে গণ্য হয়ে থাকে।

৭২-অনুচ্ছেদ ঃ আল্লাহর পথে জিহাদের উদ্দেশ্যে একদিন প্রহরা দানের মর্যাদা। মহান আল্লাহর বাণীঃ

يًا الَّذِينَ امنوا اصْبِرُوا وَصَابِرُوا وَرَابِطُوا وَاتَّقُوا اللهُ لَعَلَّكُمْ تَفْلَحُونَ ـ "হে ঈমানদারগণ ! তোমরা (আল্লাহর) দীনের প্রতিষ্ঠা ও প্রতিরক্ষার জন্য ধৈর্ব ধারণ করো, ধৈর্বধারণের প্রতিযোগিতা করো এবং (শক্রের বিরুদ্ধে) সদা প্রস্তুত থাকো, আল্লাহকে ভর করো, বাতে তোমরা কামিরাব হতে পার।" (সূরা আলে ইমরান ঃ ২০০)

٢٦٧٩ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدِ السَّاعِدِيِّ أَنَّ رَسُوْلَ اللَّهِ عَنْ قَالَ رِبَاطُ يَوْمٍ فَيْ سَبْلِ اللَّهِ خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا عَلَيْهَا وَمَوْضِعُ سَوْطِ أَحَدِكُمْ مِنَ الْجَنَّةِ خَيْرٌ فَيْ سَبْلِلِ اللهِ أَوِ الْغَنُوةُ خَيْرٌ مِّنَ الدُّنْيَا وَمَا عَلَيْهَا وَالرَّوْحَةُ يَرُوْحُهَا الْعَبْدُ فِيْ سَبْلِلِ اللهِ أَوِ الْغَنُوةُ خَيْرٌ مِّنَ الدُّنْيَا وَمَا عَلَيْهَا ـ
 مِّنَ الدُّنْيَا وَمَا عَلَيْهَا ـ

২৬৭৯. সাহল ইবনে সা'দ সাইদী (রা) থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ (স) বলেছেনঃ আল্লাহর পথে জিহাদের উদ্দেশ্যে একদিন সীমান্ত পাহারা দেয়া পৃথিবী ও এর উপরস্থ সমস্ত সম্পদের চাইতেও উত্তম। জান্লাতে তোমাদের কারো চাবুক (রাখার) পরিমাণ জায়গা পৃথিবীর ও এর উপরস্থ সমস্ত সম্পদরাজ্ঞি থেকে উত্তম। আল্লাহর পথে জিহাদের উদ্দেশ্যে বান্দার একটি সকাল বা একটি সন্ধ্যা ব্যয় করা পৃথিবী ও তার উপরস্থ সকল সম্পদরাজ্ঞি হতেও উত্তম।

৭৩-অনুন্থেদ ঃ জিহাদের ময়দানে খেদমতের জন্য বালকদের নিয়ে যাওয়া।

- ٢٦٨ عَنْ اَنْسِ ابْنِ مَالِكِ اَنَّ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ لِأَبِي طَلْحَةَ الْتَمِسُ غُلَامًا مِّنْ غِلْمَانِكُمْ يَخْدُمُنِيْ حَتَّى آخْرُجَ إِلَى خَيْبَرَ فَخَرَجَ بِي ٱبْوُ طَلْحَةَ مُرْدِفِيٌّ وَ ٱنَا غُلاّمٌ رَاهَقْتُ الْحُلُمَ فَكُنْتُ ۚ اَخْدُمُ رَسُوْلَ اللَّهِ ﷺ اذَا نَزَلَ فَكُنْتُ اَسْمَعُهُ كَثَيْرًا يَقُ اَللَّهُمَّ انِي اَعُونُدُ بِكَ مِنَ الْهُمِّ وَالْحَزَنِ وَالْعَجْزِ وَالْكَسَلِ وَالْبُخْلِ وَالْجُبْنِ وَضلَّع الدِّيْن وَغَلَبَة الرِّجَال ثُمَّ قَدمْنَا خَيْبَرَ فَلَمَّا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْه الْحِصَ ذُكرَ لَهُ جَمَالُ صَفَيَّةَ بِنُت حُيِّيٌّ بْنِ اَخْطَبَ وَ قَدْ قُتلَ زَوْجُهَا وَكَانَتْ عَرُوسًا فَأَصْطَفَاهَا رَسُولُ الله ﷺ لنَفْسه فَخَرَجَ بِهَا حَتَّى بَلَغْنَا سَدُّ الصَّهْبَاء حَلَّتُ فَبَنَى بِهَا ثُمَّ صَنَعَ حَيْسًا فيْ نطَع صنَغيْرِ ثُمٌّ قَالَ رَسُولُ الله 🖮 أَذَنْ مَنْ حَوْلَكَ فَكَانَتْ تَلْكَ وَلَيْمَةَ رَسُولُ الله ﷺ عَلَى صَفَيْيَةً ثُمَّ خَرَجُنَا الَى الْمَدَيْنَةَ قَالَ فَرَآيْتُ رَسُولُ الله يُحَرِّى لَهَا وَ رَاءَهُ بِعَبَاءَةٍ ثُمَّ يَجْلِسُ عِنْدَ بَعِيْرِهِ فَيَضَعُ رَكْبَتُهُ فَتَضَعُ صَفِيَّةُ رِجْلَهَا عَلَى رُكْبَته حَتِّى تَرْكَبَ فَسِرْنَا حَتَّى اذَا اَشْرَفْنَا عَلَى الْمَديْنَة نَظَرَ إِلَى أُحُدِ فَقَالَ هٰذَا جَبَلَّ يَحَبُّنَا وَنُحِبُّهُ ثُمٌّ نَظَرَ الَى الْمَديْنَةِ فَقَالَ اَللَّهُــمُّ انِّيُّ أُحَرِّمُ مَا بَيْنَ لاَ بَتَيْهَا بِمثْلُ مَا حَرَّمَ ابْرَاهِيْمُ مَكَّةَ اللَّهُمُّ بَارِكُ لَهُمْ فِي مَدِّهِمْ وَ صَاعِهِمْ -

২৬৮০. আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (স) আবু তালহা (রা)-কে বললেন ঃ তোমাদের ছেলেদের মধ্য হতে খারবার অভিবানকালে আমার খেদমতের জন্য একটা ছেলে খুঁজে এনে দাও। আবু তালহা (রা) আমাকে তার পেছনে সওরারীতে আরোহণ করিয়ে নিয়ে চললেন। আমি সেই সম্রয় বয়সদ্ধির নিকটবর্তী ছিলাম। সেই সফরে আমি রস্লুল্লাহ (স)-এর খেদমতে নিয়োজিত ছিলাম। যখন তিনি কোন নীচু জায়গায় অবতরণ করতেন তখন আমি তাঁকে বেশীর ভাগ এ কথা বলতে ওনভাম ঃ হে আল্লাহ ! আমি তোমার আশ্রয় প্রার্থনা করছি দুঃভিত্তা ও দুঃখজনক অবস্থা থেকে, অক্মতা ও অলসতা থেকে, কৃপণতা ও ভীরুতা থেকে এবং খণভার ও লোকের (শক্রয়) আধিপত্য থেকে। অতপর আমরা খায়বর পৌছলাম। আল্লাহ তাঁর রিস্লুল্লাহর (স)-এয় কাভ্রিত) দুর্গের পতন ঘটানোর পর হুয়াই ইবনে আখতাবের কন্যা সাফিয়ার য়প্রশাম্পর্য ও ওণাবলীর বিষয়ে তাঁর নিকট বর্ণনা করা হলো। সে ছিল সদ্য বিবাহিতা এবং তার স্বামী এই যুদ্ধে নিহত হয়েছিল। রস্লুল্লাহ (স) তাকে নিজের জন্য পদক্ষ করলেন। ২০ অতপর

২১ সাফিয়া ছিলেন খাইবারের বিশিষ্ট নেডা ছয়াই ইবনে আৰতাবের কন্যা। তিনি ছিলেন সদ্য স্বামীছারা। সমৰংশ বা কুফুর দিক থেকে বিচার করে শান্তিময় পারিবারিক জীবনের জন্য রস্পুরাহ (স)-ই ছিলেন ডার জন্য উপযুক্ত। আর সদ্য বিবাহিতা অবচ স্বামীহারা লাবণ্যমন্ত্রী ও সংক্রণাবলীর অধিকারিশী নারীর দুঃখ ও মনোক্ট নবী (স)-এর মত মহান নেতা ও তণবানের পক্ষেই দূর করা সভব। এদিক খেরাল করেই তিনি সাফিরাকে পসন্ধ করেছিলেন।

তাকে নিয়ে সেখান থেকে রওয়ানা হলেন। আমরা "সাদ্ম সাহবা" নামক জায়পাতে উপনীত হলে তিনি (সাফিয়া) হায়েষ থেকে পরিত্র হলেন এবং তিনি (স) তার সাথে নির্জন বাস করলেন। তারপর চামড়ার ছোট দন্তরখানে হায়স (একপ্রকার খাদ্য) রেখে, তিনি আমাকে আশপাশের সকল লোককে ডাকার আদেশ দিলেন। এটাই ছিলো সাফিরার সাথে রস্পুল্লাহর (স)-এর বিবাহের ওয়ালীমা (বিবাহডোজ)। এরপর আমরা মদীনার দিকে যাত্রা করলাম। আনাস (রা) বলেন, আমি দেখলাম রস্পুল্লাহ (স) আলখাল্লা দিরে উটের হাওদা বেষ্টন করে সাফিয়ার জন্য জায়গা করে দিলেন। (কখনো উঠানামার প্রয়োজন হলে) তিনি (স) তাঁর উটের নিকট বসে নিজের হাঁটু বাড়িয়ে দিতেন, আর সাফিয়া তাঁর হাটুর উপর পা রেখে (উটে) আরোহণ করতেন। আমরা চলতে চলতে মদীনার নিকটবতী হলে তিনি (স) উহুদের প্রতি দৃষ্টিপাত করে বললেন ঃ এই পাহাড় আমাদেরকে ভালবাসে এবং আমরাও তাকে ভালবাসি। তারপর মদীনার প্রতি তাকিয়ে তিনি (স) বললেন ঃ হে আল্লাহ। এই কঙ্করময় দু'টি জায়গার মধ্যে অবিশ্বিত স্থানকে আমি সম্মানিত (হারাম) বলে ঘোষণা করছি, ইবরাহীম (আ) যেমন মঞ্চাকে সম্মানিছ (হারাম) বলে ঘোষণা করেছিলেন। হে আল্লাহ। তুমি তাদের সা'ও মুদ-এ (খাদ্যবস্তুটে) বরকত দান করো।

#### **१8-जनुत्क्प ३ ममूज्या**जा ।

২৬৮১. আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, উত্তে হারাছ (রা) আর্থার নিকট বর্ণনা করেছেন যে, একদিন দুপুরে রসূলুল্লাহ (স) তাঁর বাড়ীতে নিদ্রা গিরেছিলেন। তিনি হাসতে হাসতে জাগ্রত হলেন। আমি জিজ্ঞেস করলাম, হে আল্লাহর রসূল । আপনি কি কারণে হাসছেন । তিনি জবাব দিলেন, আমার উত্থাতের একদল লোকের জন্য আমি আনন্দিত হছি যারা সমুদ্রে ভ্রমণ করবে সিংহাসনে আরুত্ বাদশাহের মত। আমি বললার হে আল্লাহর রসূল । আল্লাহর কাছে দোআ করুন, তিনি যেন আমাকে ভালের অনুষ্ঠিত করেন। তিনি (স) বললেন, তুমি তাদের অন্তর্ভুক্ত থাকরে। অতপর তিনি আবার বিশ্বা গেলেন এবং হাসতে হাসতে জাগ্রত হলেন। তারপর (পূর্বোক্ত ব্যাপার) দুই অথবা তির্নামীর ঘটল। আমি বললাম, হে আল্লাহর রসূল । দোআ করুন, আল্লাহ যেন আমাকেও তালের

অন্তর্ভূক্ত করেন। তিনি বপলেন, তুমি তাদের প্রথম দলের অন্তর্ভূক্ত হবে। পরে উবাদাহ ইবনে সামেত (রা) তাঁকে বিবাহ করেন এবং তিনি তাঁকে সঙ্গে নিয়ে জিহাদে যান। তিনি জিহাদ থেকে প্রত্যাবর্তন করলে আরোহণের জন্য তাঁর কাছে সওয়ারী আনা হল এবং তিনি তাতে আরোহণ করতে গিয়ে পড়ে যান এবং তাঁর ছাড় মটকে যায় (এভাবে তিনি মারা যান)।

৭৫-অনুন্দেদ ঃ যুদ্ধের সময় দুর্বল ও স্থলোকদের উসীলা দিয়ে আল্লাহর নিকট সাহায্য কামনা করা। ইবনে আক্ষাস (क्षा ख्यान, আরু সুকিয়ান আমাকে জানিয়েছেন বে, কারসার (রোম সম্রাট) আমাকে ছলেছিলেন, আমি তোমাকে জিল্ফেস করলাম প্রতাপশালী ও ধনাচ্য ব্যক্তিরা তাঁর (স) অনুসরণ করছে না দুর্বল লোকেরা ? তোমার মত বে, দুর্বল লোকেরাই তাঁর অনুসরণ করছে। প্রকৃতপক্ষে এই শ্রেণীর লোকই রসূলদের অনুসারী হয়ে থাকে।

٢٦٨٢ - عَنْ مُصْعَبِ بْنِ سَعْدِ قَالَ رَأَى سَعْدِ أَنَّ لَهُ فَضَلاً عَلَى مَنْ بُوْنَهُ فَقَالَ النَّبِيُ عَنْ مُثَلِّا عَلَى مَنْ بُوْنَهُ فَقَالَ النَّبِيُ عَنْ أَبْكُمْ ـ النَّبِيُ عَنْ اللَّا بِضَعْفَأَنْكُمْ ـ

২৬৮২. মুসআব ইবনে সা'দ (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, সা'দ (রা) মনে করতেন যে, অন্যদের তুলনায় তাঁর মর্যাদা অনেক বেশী। অতএব নবী (স) বললেন ঃ তোমাদের দুর্বল ও অসহায়দের কারণেই তোমরা সাহায্য ও রিযিকপ্রাপ্ত হয়ে থাক।

২৬৮৩. আবু সাঈদ (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (স) বলেছেন ঃ এমন এক সময় আসবে যখন একদল লোক আল্লাহর পথে জিহাদ করবে এবং তাদেরকে জিজ্ঞেস করা হবে, তোমাদের সাথে কি নবী (স)-এর সাহাবীদের কেউ আছেন । বলা হবে, হাঁ আছেন। তাদেরকে বিজয় দান করা হবে। এরপর এমন সময় আসবে এবং একদল লোক আল্লাহর পথে জিহাদ করবে এবং তাদেরকে জিজ্ঞেস করা হবে, নবী (স)-এর সাহাবীদের সাহচর্য লাভ করেছেন এমন লোক তোমাদের সাথে আছেন কি । বলা হবে, হাঁ আছেন। তাদেরকেও বিজয় দান করা হবে। এরপর এমন যুগ আসবে এবং একদল লোক আল্লাহর পথে জিহাদ করবে এবং তাদেরকে জিজ্ঞেস করা হবে, তোমাদের সাথে কি এমন কোন লোক আছেন, যিনি নবী (স)-এর সাহাবীদের সহচরদের সাহচর্য লাভ করেছেন । বলা হবে, হাঁ আছেন। সুতরাং তাদেরকেও বিজয় দান করা হবে।

৭৬-অনুদ্দেদ ঃ নিশ্চিতভাবে বলা বাবে না বে, অযুক ব্যক্তি শহীদ। আবু হুরাইরা (রা) বলেন, নবী (স) বলেহেন ঃ আল্লাহই সমধিক অবগত বে, কে তাঁর পথে জিহাদ করহে । আল্লাহই সমধিক অবগত বে, কে তাঁর পথে আহত হতে ।

٢٦٨٤ عَنْ سَهُلِ بُنِ سَعْدِ السَّاعِدِيِّ أَنَّ رَسُولُ اللهِ ﷺ اِلْتَعَى مُوَ وَالْمُشُرِكُونَ فَاقْتَتَكُوا فَلَمَّا مَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ الٰي عَسْكَره وَمَا الْاخْرُوْنَ الٰي عَسْكَرهمْ وَ فِي أَصْحَابِ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ رَجُلٌ لاَ يَدُعُ لَهُمْ شَاذَّةً وَلاَ فَاذَّةً الاَّ اِتَّبَعَهَا يَضْرِبُهَا بِسَيْفِهِ فَقَالَ مَا اَجْزَا مِنَّا الْيَوْمَ اَحَدَّ كَمَا اَجْزَا فُلاَنَّ فَقَالَ رَسُولُ الله أما إنَّهُ مِنْ آهُلِ النَّارِفَقَالَ رَجُلُّ مِنَ الْقَرْمِ آنَا صَاحِبُهُ قَالَ فَخَرَجَ مَعَهُ كُلُّمَا وَقَفَ وَقَفَ مَعَهُ وَاذَا أَسْرَعَ أَسْرَعَ مَعَهُ قَالَ فَجَرحَ الرَّجُلُّ جُرْحًا شَدَيْدًا فَاسْتَعْجَلَ الْمَوْتَ فَوَضَعَ نَصْلَ سَيْفِهِ بِالْأَرْضِ وَذُبَّابِهُ بَيْنَ تَدييّهِ ثُمُّ تَحَامَلَ عَلَى سَيْفِه فَقَتَلَ نَفْسَهُ فَخُرَجَ الرَّجِلُ الْي رَسُولُ الله ﷺ فَقَالَ اِشْهَدُ أَنُّكَ رَسُوْلُ الله ﷺ قَالَ وَمَا ذَاكَ قَالَ الرَّجُلُ الَّذْي ذَكَرْتَ أَنِفَا آنَّهُ مِنْ آهُلِ النَّار فَأَعْظَمَ النَّاسُ ذٰلِكَ فَقُلْتُ اَنَا لَكُمْ بِهِ فَخَرَجْتُ فِي طَلْبِهِ ثُمَّ جُرَحَ جُـرْحٌ شَـدِيْدًا فَاسْتَعْجَلَ الْمَوْتَ فَوَضَعَ فَصْلَ سَيْفِهِ فِي الْأَرْضِ وَذُبَابَهُ بَيْنَ تُدِينِهِ ثُمُّ تَحَامَلَ عَلَيْهِ فَقَتَلَ نَفْسَهُ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنْدَ ذَٰلكَ : أَنَّ الرَّجُلَ لَيَعْمَلُ عَمَلَ اَهْلِ الْجُنَّةِ فِيْهَا يَبُدُقُ لِلنَّاسِ وَهُوَ مِنْ اَهْلِ النَّارِ وَانَّ الرَّجُلَ لَيَعْمَلُ عَمَلَ أَهْلَ النَّارِ فِيْمَا يَبْدُقُ لِلنَّاسِ وَهُوَ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةَ -

২৬৮৪. সাহল ইবনে সা'দ সাইদী (রা) থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ (স) ও মুশরিকদের মধ্যে মুকাবিলা হলে উভয় দল তুমুল যুদ্ধে লিপ্ত হলো। অতপর রসূলুল্লাহ (স) নিজ সেনাদলে প্রত্যাবর্তন করলে মুশরিকরাও তাদের দলে ফিরে গেল। এই যুদ্ধে রসূলুল্লাহ (স)-এর সাহাবীদের মধ্যে এমন এক ব্যক্তি ছিল, যে মুশরিকদের বিচ্ছিন্ন ও পলায়নপর প্রত্যেকের পশ্চাদ্ধাবন করে তরবারি দ্বারা হত্যা করেছিল। তিনি (সাহল) রসূলুল্লাহ (স)-কে লোকটি সম্পর্কে বললেন যে, আজ আমাদের কেউই অমুকের মত যুদ্ধ করতে সক্ষম হয়নি। রসূলুল্লাহ (স) বললেন ঃ সে তো দোযখের বাসিন্দা হবে। দলের মধ্য হতে এক ব্যক্তি বলল, আমি (প্রকৃত অবস্থা জানার জন্য অনুক্ষণ) তার সঙ্গ নিয়ে থাকব। অতপর সে তার সঙ্গে সঙ্গে চলল। যখন সে থামত, সেও থামত এবং যখন দ্রুত চলতো তখন সেও দ্রুত চলতো। (এক সময়ে) লোকটি মারাত্মকভাবে আহত হওয়ার কারণে সত্ত্বর মৃত্যু কামনা

করতে থাকল। অতপর সে তার তরবারির বাঁট মাটিতে রেখে তার তীক্ষ্ণ দিক বক্ষের সঙ্গে লাগিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ে আত্মহত্যা করল। অনুসরণকারী লোকটি রস্লুল্লাহ (স)-এর কাছে (ফিরে) এসে বলল, আমি সাক্ষ্য প্রদান করছি যে, আপনি অবশ্যই আল্লাহর রস্ল। তিনি (স) বললেন ঃ ব্যাপার কি । সে বললেন, যে লোকটি সম্পর্কে আপনি কিছুক্ষণ পূর্বে বলছিলেন, সে দোযখবাসী হবে। একথা তনে লোকেরা অবাক হল। আমি তাদেরকে বললাম, লোকটির পূর্ণ খবর আমি তোমাদেরকে জানাবো। আমি তার অনুসন্ধানে পেছনে পেছনে চললাম। এক সময় সে মারাত্মকভাবে আহত হয়ে দ্রুত মৃত্যু কামনা করতে থাকল। এ উদ্দেশ্যে সে তার তরবারির বাঁট মাটিতে রেখে তার তীক্ষ্ণান্ত স্বীয় বক্ষে চুকিয়ে আত্মহত্যা করেছে। (কথাতলো শোনার পর) তখন রস্লুল্লাহ (স) বললেন ঃ লোকের বাহ্যিক বিচারে অনেক সময় এক ব্যক্তি জান্নাতবাসীর মত আমল করতে থাকে, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে সে দোযখবাসী এবং অনুরূপভাবে লোকদের লাহ্যিক বিচারে এক ব্যক্তি দোযখবাসী হওয়ার উপযোগী আমল করতে থাকে কিন্তু প্রকৃতপক্ষে সে জান্নাতবাসী।

৭৭<del>-অণুচহন ঃ (তীর) নিকেপে উদ্বর করা। মহান আল্লাহর</del> বাণী ঃ

وَأَعِدُوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهَبُوْنَ بِهِ عَبُقَ اللهِ وَعَدُوا اللهِ وَعَدُولَ اللهِ عَبُقَ اللهِ وَعَدُولُكُمْ ـ (انفال ـ ٦٠)

তি ছোরালর শক্ষে বছপুর প্রত্ব তাদের বিরুদ্ধে শক্তি সঞ্চয় করে। এবং অশ্ববাহিনী বাস্তুত রাখ্যে তোমরা আল্লাহ এবং তোমাদের শত্রুহক তীতসম্ভ রাখ্যে সার ।"

—(সুরা আনকাল ঃ ৬০)

٧٦٨٥ - عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْأَكْرَعِ قَالَ مَرِّ النَّبِيِّ ﴿ عَلَى تَقَرِّمِنُ اَسْلُمَ يَنْتَصُلُ وَانَّ عَعَ فَقَلَ مِنْ الْمُسُولُ النَّبِيِّ الْمَسُولُ النَّبِيِّ الْمُسُولُ اللَّهِ مَا لَكُمْ لاَ تَرْمُونَ بَنِي فُلاَنْ مِنْ اللَّهِ مَا لَكُمْ لاَ تَرْمُونَ بَنِي فُلاَنْ مِنْ لُللَّهِ مَا لَكُمْ لاَ تَرْمُونَ اللَّهِ مَا لَكُمْ لاَ تَرْمُونَ قَالُولَ اللَّهِ مَا لَكُمْ لاَ تَرْمُونَ قَالُولَ كَيْفَ نَرْمِي وَآنَتَ مَعَهُمْ قَالَ النَّبِي اللَّهِ إِلْمُولُ اللَّهِ مَا لَكُمْ لاَ تَرْمُونَ قَالُولُ النَّبِي اللهِ إِلَيْهِمْ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ مَا لَكُمْ لاَ تَرْمُونَ فَالْوَا كَيْفَ نَرْمِي وَآنَتَ مَعَهُمْ قَالَ النَّبِي ﴿ عَلَيْ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهُ الل

২৬৮৫. সালামা ইবনুল আকওয়া (রা) বলেন, নবী (স) আসলাম গোত্রের একদল লোকের নিকট দিয়ে পথ অতিক্রম করছিলেন এবং তারা তখন তীর নিক্ষেপ প্রতিযোগিতা করছিল। নবী (স) বললেন ঃ হে বনী ইসমাঈল ! তোমরা (তীর) নিক্ষেপ করতে থাকো। কেননা তোমাদের পিতামহ সুদক্ষ তীরন্দান্ধ ছিলেন। আমিও অমুক গোত্রের সঙ্গে আছি। রাবী বলেন, এ কথা তনে কোন একদল তীর নিক্ষেপ বন্ধ করে দিল। নবী (স) তাদেরকে জিজেস করলেন, তোমাদের কি হলো যে, তোমরা তীর নিক্ষেপ বন্ধ করে দিলে গ তারা জবাব দিলো, আমরা কেমন করে তীর ছুঁড়তে পারি গ আপনি যে অমুকের সাথে আছেন গ নবী (স) বললেন, তোমরা তীর নিক্ষেপ করতে থাকো, আমি তোমাদের সবার সাথেই আছি।

٢٦٨٦ - عَنُ حَمْزَةَ بُنِ اَبِي اُسنَد عَنْ اَبِيهِ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ عَنْ بَدْر حِيْنَ صَالَ النَّبِيُّ عَنْ اَبِيهِ عَالَ قَالَ النَّبِيُّ عَنْ اَبِدُ حَيْنَ صَنَفْنَا لِقُرَيْشٍ وَصَنَفْزا لَنَا إِذَا اَكْتُبُوكُمْ (اَكْتُبُوكُمْ) فَعَلَيْكُمْ بِالنَّبَلِ ـ صَفَفَنَا لِقُرَيْشٍ وَصَنَفْزا لَنَا إِذَا اَكْتُبُوكُمْ (اَكْتُبُوكُمْ) فَعَلَيْكُمْ بِالنَّبَلِ ـ

২৬৮৬. হামযাই ইবনে আবু উসাইদ (রা) তাঁর পিতার সূত্রে বর্ণিত। তিনি (পিতা) বলেন, বদরের যুদ্ধের দিন আমরা যখন কুরাইশদের বিরুদ্ধে এবং কুরাইশগণ আমাদের বিরুদ্ধে (আক্রমণের জন্য) ব্যুহ রচনা করে মুখোমুখি অবস্থান নিলাম, তখন নবী (স) আমাদেরকে বললেন ঃ যখন তারা তোমাদের নিকটবর্তী হবে, তখন তোমরা তীর বর্ষণ করে তাদেরকে প্রতিহত কর।

### ৭৮-অনুচ্ছেদ ঃ বল্লুম ও অনুক্রপ অন্ত্র দারা খেলাধূলা করা।

٣٦٨٧ عَنْ اَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ بَيْنَا الْحَبَشَةُ يَلْعَبُونَ عِنْدَ النَّبِيِّ ... بِحِرَابِهِمْ يَخَلُ عُمْرُ فَاهُولَى اِلَى الْحَصٰى فَحَصنَبَهُمْ بِهَا فَقَالَ دَعْهُمْ يَا عُمَرُ ـ

২৬৮৭. আবু হুরাইরা (রা) বলেন, কিছু সংখ্যক হাবলী লোক যুদ্ধাত্র নিয়ে নথী (স)-এর সামনে খেলাখূলা করছিল। এই সময় উমার (রা) সেখানে উপস্থিত হলেন এবং কঙ্কর তুলে তাদের প্রতি নিক্ষেপ করলেন। তখন নবী (স) বললেনঃ হে উমার, তাদেরকে খেলতে দাও। (অপর এক বর্ণনায় আছেঃ তারা মসজিদের মধ্যে খেলছিল।)

# ৭৯-অনুচ্ছেদ ঃ ঢালের বর্ণনা এবং সঙ্গীর ঢালে আশ্রয়গ্রহণ।

٣٦٨٨ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكِ قَالَ كَانَ اَبُوْ طَلْحَةً يَتَتَرَّسُ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ بِتُرْسِ وَاحِدٍ وَكَانَ اَبُوْ طَلْحَةً حُسَنَ الرَّمِي فَكَانَ اذَا رَمَٰى تَشْرَّفَ النَّبِيُ ﷺ فَيَنْظُرُ الْي مُوْضِعِ نَبْلِهِ ـ

২৬৮৮. আনাস ইবনে মালেক (রা) বলেন, আবু তালহা (রা) নবী (স)-এর সাথে একই ঢালে আশ্রয় নিয়েছিলেন। আর আবু তালহা (রা) দক্ষ তীরন্দাজ ছিলেন। যখন তিনি তীর নিক্ষেপ করতেন তখন নবী (স) ঘাড় উঁচু করে নিক্ষিপ্ত তীর পতিত হওয়ার জ্বায়গা লক্ষ্য করতেন।

٢٦٨٩ - عَنْ سَهَل بْنِ سَعَد قَالَ لَمَا كُسرَتْ بَيْضَةُ النَّبِيِّ عَلَى رَأْسِهِ وَاُدْمِيَ وَجُهُهُ وَكُسرَتْ رَبَاعِيتُهُ وَكَانَ عَلِيٍّ يَخْتَلُفُ بِالْمَاءِ فِي الْمِجَنِّ وَكَانَتُ فَاطِمَةُ تَغْسَلُهُ فَلَمَّا رَأَتِ الْدُم يَزِيْدُ عَلَى الْلَاءِ كَثْرَةً عَمَدَتُ الِي حَصيْرِ فَاحْرَقَتْهَا وَالصَفَقْتُهَا عَلَى جُرُحهِ فَرَقَا الدَّمُ .

২৬৮৯, সাহল ইবনে সাদি (রা) বলেন, যে সময় (যুদ্ধের ময়দানে) নবী (স)-এর শির্ম্মান ভেঙে মুখমগুল রক্তাক্ত হয়ে গেলো এবং সমুখের দাঁত ভেঙে গেলো, তখন হয়রত আদী (রা) বার বার ঢালে করে পানি বহন করে আনছিলেন এবং ফাতেমা (রা) রক্ত ধুয়ে দিছিলেন। যখন তিনি দেখলেন যে, পানি দিলে আরো রক্ত ক্ষরণ হচ্ছে তখন একখানা (খেজুর পাতার) চাটাই নিয়ে তা পুড়িয়ে (ছাই) জখমের উপর লাগিয়ে দিলেন। এরপর রক্ত ক্ষরণ বন্ধ হয়ে গেল।

٢٦٩- عَنْ عُمَرَ قَالَ كَانَتُ آمُوَالُ بَنِي النَّضِيْرِ مِمَّا اَفَاءَ اللهُ عَلَى رَسُولِهِ مَمَّا لَمْ يُوْجِفِ الْمُسْلِمُوْنَ عَلَيْهِ بِخَيْلٍ وَلا ركابٍ فَكَانَتُ لِرَسُولِ اللهِ مَمَّا لَمْ يُوْجِفِ الْمُسْلِمُوْنَ عَلَيْهِ بِخَيْلٍ وَلا ركابٍ فَكَانَتُ لِرَسُولِ اللهِ خَاصَةً وَكَانَ يُنْفَقُ عَلَى اَهْلِهِ نَفْقَةَ سَنَتِهِ ثُمَّ يَجْعَلُ مَا بَقِيَ فِي السَلِاحِ وَالْكَرَاعِ عُدَّةً فِي سَبْيلِ اللهِ ـ
 والْكَرَاعِ عُدَّةً فِي سَبْيلِ اللهِ ـ

২৬৯০, উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, বনা নহাঁর গোত্রের (পরিত্যক্ত) সম্পদ যা আল্লাহ তাঁর রসূলকে বিনা যুদ্ধে দান করেছিলেন এবং যা অর্জনের জন্য মুসলিম অশ্ব বা উট পরিচালনা করেনি। অতএব তা রসূলুল্লাহ (স)-এর জন্য বিশেষভাবে নির্দিষ্ট ছিল। এর থেকে তিনি (স) তাঁর পরিবার-পরিজনদেরকে এক বছরের ভরনপোষণ প্রদান করতেন এবং অবশিষ্ট অর্থ অন্ত্রশন্ত্র ও আল্লাহর পথে জিহাদের জন্য ঘোড়া সংগ্রহে ব্যয় করতেন।

٢٦٩١ عَنُ عَبْد اللهِ بْنِ شَدَّاد قَالَ سَمِعْتُ عَلِيًّا يَقُوْلُ مَا رَأَيْتُ النَّبِيُّ ۚ ۚ يَ يُفَدِّى رَجُلاً بَعْدَ سَعْدُ سَمِعْتُهُ يَقُولُ إِرْم فَدَاكَ اَبِى وَاَمِّى ۚ ـ

২৬৯১. আবদুল্লাহ ইবনে শাদ্দাদ (রা) বলেন, আমি আলা (রা)-কে বলতে শুনেছি ঃ একমাত্র সা'দ (ইবনে ওয়াক্কাস) ব্যতীত নবী (স) "আমার পিতামাতা তোমার জন্য উৎসর্গিত হোক" এরপে কথা কারো সম্পর্কে বলতে শুনিনি। আমি তাঁকে (স) বলতে শুনেছি ঃ তোমার জন্য আমার পিতামাতা কোরবান হোক, তুমি তীর নিক্ষেপ কর।

৮০-অনুচ্ছেদ ঃ চামড়ার ঢাল।

٢٦٩٢ عَنْ عَائِشَةَ دَخَلَ عَلَى رَسُولُ اللهِ عَنَى وَعِنْدِي جَارِيَتَانِ تُغَنَيَانِ بِغِنَاءِ بُعَاثَ فَاضَطَجَعَ عَلَى الْفَرَاشِ وَحَوَّلَ وَجْهَهُ فَدَخَلَ اَبُوْ بَكْرٍ فَانْتَهَرِنِي وَقَالَ مِرْمَارَةُ الشَّيْطَانِ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ عَنَى فَاقْبَلَ عَلَيْهِ رَسُولُ اللهِ فَقَالَ دَعُهُمَا فَلَمَّا غَفَلَ (عُمِلً) غَمَرْتُهُمَا فَخَرَجَتَا قَالَتُ وَكَانَ يَوْمُ عِيْدِ يَلْعَبُ السُّرُدَانُ فَقَالَ دَعُهُمَا فَلَمَّا غَفَلَ (عُمِلً) غَمَرْتُهُمَا فَخَرَجَتَا قَالَتُ وَكَانَ يَوْمُ عِيْدِ يَلْعَبُ السُّرُدَانُ بِاللهِ عَنَى وَاللهِ عَنْ وَاللهُ عَنْ اللهِ عَنْ وَاللهِ عَنْ وَاللهِ عَنْ اللهِ عَنْ وَاللهِ عَنْ وَاللهِ عَنْ اللهِ عَنْ وَاللهُ عَنْ اللهِ عَنْ الْبَنِ وَهُبٍ فَلَمَّا عَقَلَ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهِ عَنْ الْبَنْ وَهُبٍ فَلَمَّا عَقَلَ اللهُ عَلَى اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ الْبَنِ وَهُبٍ فَلَمَّا غَقَلَ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَى اللهُ ا

২৬৯২. আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, দু'টি বালিকা আমার নিকট বুআস যুদ্ধের ঘটনা সম্বলিত গান গাচ্ছিলো। তখন নবী (স) আমার নিকট প্রবেশ করলেন এবং বিছানায় গা এলিয়ে দিয়ে অন্য দিকে মুখ ফিরিয়ে নিলেন। এমন সময় আবু বাক্র (রা) আগমন করলেন এবং আমাকে ধমকিয়ে বললেন, আল্লাহর রস্লের নিকট বসে শয়তানের বাদ্য ? রস্লুল্লাহ (স) তাঁর দিকে ফিরে বললেন ঃ ওদের ছেড়ে দাও। অতপর আবু বাক্র (রা) অন্য মনম্ব হলে আমি বালিকা দু'টিকে চোখ টিপে ইশারা করলে তারা চলে গেলো। আয়েশা (রা) বলেন, ঈদের দিন কৃষ্ণকায় লোকেরা (হাবশী) ঢাল ও বল্লম নিয়ে খেলাধুলা করতো। তিনি বলেন, হয়তো আমিই রস্লুল্লাহ (স)-এর নিকট আবদার করেছিলাম অথবা তিনিই আমাকে বলেছিলেন ঃ তুমি কি এসব খেলা দেখতে আগ্রহী ? আমি বললাম, হাঁ। অতএব তিনি আমাকে তাঁর পেছনে দাঁড় করালেন। সেই সময় আমার গণ্ডদেশ তাঁর গণ্ডদেশ স্পর্শ করেছিলো এবং তিনি বলছিলেন ঃ হে বনী আরফেদাহ (হাবশীগণ) চালিয়ে যাও। অতপর আমি ক্লান্ত হয়ে পড়লে তিনি আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, যথেষ্ট হয়েছে কি ? আমি জবাব দিলাম, হাঁ। তিনি বললেন, তাহলে যাও।

৮১-অনুচ্ছেদ ঃ ঘাড়ে তরবারি পটকানো।

٢٦٩٣ عَنُ أَنَسٍ قَالَ كَانَ النَّبِيُ ﴿ اَحْسَنَ النَّاسِ وَأَشْجَعَ النَّاسِ وَلَقَدُ وَرَعَ اَهْلُ الْلَدِيْنَةِ لَيْلَةً فَخَرَجُوْا نَحْوَ الصَّوْتِ فَاسْتَقْبَلَهُمُ النَّبِيُ ﴿ وَقَدُ اِسْتَبْرَا الْخَبَرَ وَهُوَ عَلَى فَرَسٍ لِاَبِي طَلْحَةَ عُرى وَفَيْ عُنُقهِ السَّيْفُ وَهُوَ يَقُسُولُ لَمْ تَرَعُوا لَمْ ثَرَعُوا ثُمَّ قَالَ وَجَدْنَاهُ بَحْرًا أَوْ قَالَ اَنَّهُ لَبَحْرٌ مَ

২৬৯৩. আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী (স) সব লোকদের চাইতে সুদর্শন ও সবচাইতে সাহসী ছিলেন। এক রাতে মদীনাবাসীগণ ভীতসন্ত্রস্ত হয়ে পড়লো এবং তারা শব্দের প্রতি লক্ষ্য করে অগ্রসর হলো। নবী (স) সবার আগে অগ্রসর হয়ে সংবাদটি যাচাই করলেন। এই সময় তিনি আবু তালহা (রা)-এর জ্বিনবিহীন ঘোড়ার পিঠে সওয়ার ছিলেন এবং তাঁর গলদেশে তরবারি লটকানো ছিলো। তিনি বলছিলেন ঃ ভীত হয়ো না ভয় পেও না। অতপর তিনি (ঘোড়াটি সম্পর্কে) বললেন, এটিকে সমুদ্রের ন্যায় (বেগবান) পেলাম অথবা তিনি বললেন, ঘোড়াটি সমুদ্রের ন্যায় (বেগবান)।

৮২-অনুচ্ছেদ ঃ তরবারি স্বর্ণ বা রৌপ্যখচিত করা।

٢٦٩٤ عَنْ آبِيْ آمَامَةَ يَقُوْلُ لَقَدْ فَتَحَ الْفَتُوْحَ قَوْمٌ مَا كَانَتْ حِلْيَةُ سَنُوْفِهِمُ النَّهُبَ وَلَا الْفَضَّةَ انَّمَا كَانَتْ حَلْيَتُهُمُ الْعَلاَبِيُّ وَالْانْكُ وَالْحَدِيْدَ ـ

২৬৯৪. আবু উমামা (রা) বলেন, একদল লোক (সাহাবীগণ) অনেক দেশ জয় করেছেন এবং তাদের তরবারি স্বর্ণ বা রৌপ্যথচিত ছিল না, বরং তাদের তরবারি চামড়া, সীসা ও লোহার থচিত ছিল। ৮৩-অনুচ্ছেদ ঃ যে ব্যক্তি জিহাদের সকরে দৃপুরের বিশ্রামে তরবারি গাছে ঝুলিরে রাখে।

২৬৯৫. জাবের ইবনে আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি নজদ অভিমুখে কোন এক যুদ্ধে রস্লুল্লাহ (স)-এর সঙ্গে ছিলেন। রস্লুল্লাহ (স) যখন প্রত্যাবর্তন করলেন তখন তিনিও তার সাথে প্রত্যাবর্তন করলেন। ঘন কাটাযুক্ত বৃক্ষরাজ্ঞিতে ঢাকা এক প্রশস্ত উপকত্যকায় উপনীত হলে তাদের সবারই নিদা পাচ্ছিল। রস্লুল্লাহ (স) সেখানে অবতরণ করলেন। অন্যরাও ছায়া লাভের জন্য বিভিন্ন গাছের ছায়ায় বিক্ষিপ্তভাবে ছড়িয়ে পড়ল। রস্লুল্লাহ (স) একটি বাবলা গাছের নীচে অবতরণ করে তাতে নিজের তরবারিখানা ঝুলিয়ে রাখলেন এবং আমরা সবাই গভীর নিদায় নিমগ্ন হলাম। হঠাৎ রস্লুল্লাহ (স) আমাদেরকে ডাকতে লাগলেন এবং তাঁর সামনে এক বেদুইন দাঁড়িয়েছিল। তিনি বলেন, আমার নিদাবস্থায় এই লোকটি আমার উপরে আমারই তরবারি উচিয়ে ধরল। আমি জাগ্রত হয়ে দেখতে পেলাম, সে কোষমুক্ত তরবারি হাতে দাঁড়িয়ে আছে। সে বলছিল, আমার হাত থেকে তোমাকে কে রক্ষা করবে। আমি বললাম, আল্লাহ ! আল্লাহ ! আল্লাহ। তিনি তার থেকে কোনরূপ প্রতিশোধ গ্রহণ করলেন না এবং বসে থাকলেন।

# ৮৪-অनुत्व्प ३ भित्रजान भित्रधान करा।

النّبِيِّ ﷺ وَكُسرَتُ رَبَاعِيتُهُ وَهُسْمَتِ الْبَيْضَةُ عَلَى رَأْسِهِ فَكَانَتُ فَاطَمَةُ عَلَيْهَا النّبِي ﷺ وَكُسرَتُ رَبَاعِيتُهُ وَهُسْمَتِ الْبَيْضَةُ عَلَى رَأْسِهِ فَكَانَتُ فَاطَمَةُ عَلَيْهَا النّبِي ﷺ وَكُسرَتُ رَبَاعِيتُهُ وَهُسْمَتِ الْبَيْضَةُ عَلَى رَأْسِهِ فَكَانَتُ فَاطَمَةُ عَلَيْهَا السَّلاَمُ تَغُسلُ الدَّم وَعَلَى يُمُسِكُ فَلَمًا رَأْتُ اَنَّ الدَّم لاَ يَزِيدُ (لاَ يَرْتَدُ) الاَّ كَثِرَةً السَّلاَمُ تَغُسلُ الدَّم وَعَلَى يُمُسِكُ الدَّم وَعَلَى يُمُسِكُ الدَّم الزَقَتُهُ فَاسْتَمْسَكَ الدَّم وَعَلَى مَارَ رَمَادًا ثُمَّ الزَقَتُهُ فَاسْتَمْسَكَ الدَّمُ عَلَى رَائِي وَاللّهُ الدَّم وَعَلَى يَعْمَلُ الدَّم وَعَلَى مَادًا ثُمَّ الزَقَتُهُ فَاسْتَمْسَكَ الدَّمُ عَلَي وَعَلَى الدَّم وَعَلَى الدَّم وَعَلَى الدَّم وَعَلَى اللّه وَاللّه وَاللّ

ফাতেমা (রা) রক্ত ধ্য়ে পরিষ্কার করছিলেন। রক্তক্ষরণ বন্ধ না হয়ে ক্রমেই বৃদ্ধি পাচ্ছে দেখে তিনি (ফাতেমা) একটি চাঁটাই জ্বালিয়ে ভল্মে পরিণত করলেন এবং তা জখমের উপর লাগিয়ে দিলেন। এরপর রক্তক্ষরণ বন্ধ হয়ে গেল।

৮৫- অনুভেদ ঃ যে ব্যক্তি মৃতের সমরাত্র ধ্বংস করা এবং তার পণ্ড হত্যা করা যুক্তিসংগত মনে করেন না।

٣٦٩٧ - عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ قَالَ مَاتَرَكَ النَّبِيُّ ﷺ اِلْأَسْلِكَةُ وَبَغْلَةً بَيْضَاءَ وَارْضِنًا جَعَلَهَا صِدَقَةً ـ

২৬৯৭. আমর ইবনুল হারিস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, ইস্তেকালের সময় রস্লুল্লাহ (স) তার সমরান্ত্র, একটি শ্বেত খচ্চর এবং একখণ্ড ভূমি সাদকা করার জন্যে রেখে গিয়েছিলেন। ২২

৮৬-অনুচ্ছেদ ঃ দুপুরের বিশ্রামের সময় নেতার নিকট থেকে লোকদের বিচ্ছিত্র হওয়া এবং বৃক্কছায়ায় আশ্রয় এহণ করা।

كُمْ النّبِيّ هَ فَانُدُركَتُهُمُ الْقَائِلَةُ فَيْ وَاد كَثْيِرِ الْعَضَاهِ فَتَقَرَّقَ الْنَاسُ غَرَا مَعَ النّبِيّ هَ فَالَ النّبِيّ فَعَلَقَ بِهَا سَيْفَهُ فَى الْعَضَاهِ يَسْتَظَلُّونَ بِالشّجْرِ فَنَزَلَ النّبِي فَقَالَ النّبِي فَعَالَ النّبِي فَعَالَ النّبِي فَقَالَ النّبي فَعَالَ النّبي فَقَالَ اللّهُ فَشَامَ السّائِفَ فَهَا هُو ذَا جَالسُ ثُمَّ لَمْ يُعاقِبُهُ لَا عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ فَشَامَ السّائِفَ فَقَالَ النّبي فَقَالَ النّبي فَقَالَ النّبي فَقَالَ النّبي فَقَالَ النّبي فَقَالَ النّبي فَقَالَ اللّهُ فَشَاءَ اللّهُ فَشَامَ السّاسِفَ فَهَا هُو ذَا جَالسُ ثُمْ لَمْ يُعاقِبُهُ لَا عَلَى اللّه فَلَا اللّه اللللّه اللّه الللّه اللّه اللّه اللّه اللّه اللّه اللّه اللّه اللّه اللّه الللّه اللّه اللّه اللّه اللّه

২২. ইসলাম পূর্ব যুগে লোকেরা তাদের নেতার মৃত্যুর সাথে সাথে তার অব্রশন্ত ধ্বংস করে ফেলত এবং তার পভ হত্যা করে নিচিহ্ন করে দিত। ইসলাম এই কুসংস্কারের অবসান ঘটিয়েছে। ফোতহুল বারী, ৬৮ খন্ড, পৃ ৪৩৭)

৮৭-অনুদ্দেদ ঃ বলুম সম্পর্কে বর্ণনা। ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত আছে বে, নবী (স) বলেছেন ঃ আমার বলুমের বর্ণার ছারাতলে আমার রিবিক রাখা হরেছে। আর বে ব্যক্তি আমার আদেশের বিরুদ্ধাচরণ করবে তার জন্য নির্ধারিত রয়েছে অপমান ও লাজুনা।

২৬৯৯. আবু কাতাদা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি রস্লুল্লাহ (স)-এর এক হজ্জের সফরে তাঁর সাথে ছিলেন। যখন তারা মক্কার কোন একটা পথ ধরে চলছিলেন তখন তিনি (আবু কাতাদা) তাঁর কিছু সংখ্যক সাধীসহ পশ্চাতে পড়ে যান। সঙ্গীরা সবাই ইহরাম অবস্থায় ছিলেন, কিন্তু তিনি ছিলেন ইহরামবিহীন। তিনি (আবু কাতাদা) একটা বন্য গাধা দেখতে পেয়ে (তা শিকার করার জন্য) স্বীয় অশ্বপৃষ্ঠে আরোহণ করেন এবং সঙ্গীদেরকে তাঁর চাবুকটি তুলে দিতে বলেন। তারা তা অস্বীকার করলে তিনি তাদেরকে তার বর্শাটি উঠিয়ে দিতে বলেন। তারা তাও অস্বীকার করলে তিনি নিজেই তা উঠিয়ে নেন এবং গাধাটিকে আক্রমণ করে হত্যা করেন। সঙ্গীদের কেউ কেউ এর গোশত খান এবং কেউ কেউ তা খেতে অস্বীকার করেন। অতপর তারা রস্লুল্লাহ (স)-এর নিকট পৌছে এ সম্পর্কে তাঁকে জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেন ঃ এটা একটা খাদ্যবস্তু যা আল্লাহ তোমাদেরকে দান করেছেন। অপর বর্ণনায় আছে ঃ রস্লুল্লাহ (স) তাদেরকে জিজ্ঞেস করলেন, ঐটার কিছু গোশত কি তোমাদের কাছে আছে ?

৮৮-অনুচ্ছেদ ঃ যুদ্ধক্ষেত্রে নবী (স)-এর ব্যবহৃত বর্ম ও জামার বর্ণনা। নবী (স) বলেছেন ঃ খালিদ ইবনুল ওয়ালীদ তার যুদ্ধান্ত আল্লাহর পথে ওয়াকৃষ্ণ করে দিয়েছে।

২৭০০. ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, বদর যুদ্ধের দিন নবী (স) একটি তাঁবুর মধ্যে অবস্থানকালে বলছিলেন ঃ হে আল্লাহ ! আমি তোমাকে তোমার প্রতিজ্ঞা ও ওয়াদার দোহাই দিছি। হে আল্লাহ ! তুমি যদি চাও তাহলে আজকের দিনের পর (এই পৃথিবীর উপর) আর কেউ তোমার ইবাদাত করার মত থাকবে না। এই সময় আবু বাক্র (রা) তাঁর হাত ধরে বললেন, হে আল্লাহর রসূল ! যথেষ্ট হয়েছে। কেননা আপনার প্রভুর নিকট একান্ত কাকুতি-মিনতি করে প্রার্থনা করেছেন। এই সময় নবী (স) বর্মপরিহিত ছিলেন। অতপর সেখান থেকে বেরিয়ে আসতে আসতে তিনি আমাদের বললেন ঃ অচিরেই শক্র সেনাদল পরাজিত হয়ে পৃষ্ঠপ্রদর্শন করবে। বরং কিয়ামত তাদের জন্য প্রতিশ্রুতি; কিয়ামত অত্যন্ত তিক্ত ও ভয়াবহ।" (সূরা আল কামার ঃ ৪৫-৪৬)

٢٧٠٠ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ تُوفِي رَسُولُ اللهِ ﴿ وَدِرْعُهُ مَرْهُوْنَةٌ عِنْدَ يَهُودِي لِللهِ ﴿ وَدِرْعُهُ مَرْهُوْنَةٌ عِنْدَ يَهُودِي لِللهِ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ لِ رَهَنَهُ دِرْعًا مِنْ حَدِيْدٍ -

২৭০১ আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী (স) যখন ইন্তিকাল করলেন, এই সময় তাঁর বর্মখানি ত্রিশ সা' যথের বিনিময়ে এক ইয়াহূদীর নিকট বন্ধক ছিল। আমাশের বর্ণনায় আছে ঃ নবী (স) তাঁর লৌহবর্ম বন্ধক রেখেছিলেন। অন্য একটি সূত্রে আমাশ (রা) থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, তিনি তাঁর লৌহ নির্মিত বর্মখানি বন্ধক রেখেছিলেন।

٢٧.٧ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النّبِي قَالَ مَثَلُ الْبَخِيْلِ وَالْمُتَصَدُقِ مَثَلُ رَجُلَيْنِ عَلَيْهِمَا جُبَّتَانِ مِنْ حَديْدٍ قَد إضْطرَّتُ آيدُيْهُمَا الّي تَرَاقِيْهِمَا فَكُلُّمَا هُمُّ الْمُتَصَدَّقُ بِصَدَقَهِ اتَّسْعَتُ عَلَيْهِ حَتَّى تُعَفِّى آثَرَهُ وَكُلُّمَا هَمَ الْبَخْيلُ بِالصَّدَقَةِ النَّيَحَتُ عَلَيْهِ وَانْضَمَّتُ يَدَاهُ الِى صَاحِبَتِهَا وَتَقَلَّصَتُ عَلَيْهِ وَانْضَمَّتُ يَدَاهُ اللّي تَرَاقِيْهِ فَسَمَعَ النّبِيُّ مَ يَقُولُ فَيَجْتَهِدُ آنْ يُوسَعِمَهَا فَلاَ تَتَسْعُ -

২৭০২. আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (স) বলেছেন, দানশীল ও কৃপণ ব্যক্তির দৃষ্টান্ত এমন দৃ' ব্যক্তির মত যাদের উভয়ের পরিধানে লৌহ নির্মিত জুব্বা। জুব্বা দৃ'টি এত আঁটসাঁট যে, তা উভয়ের হাত ঘাড়ের দিকে টেনে ধরেছে। (কিন্তু) দানশীল ব্যক্তি যখন দান করতে ইচ্ছা করে তখন জুব্বাটি তার শরীরের উপর প্রসারিত হয়, এমনকি শরীরের নীচে ঝুলতে থাকে। আর কৃপণ ব্যক্তি যখন দান করতে ইচ্ছা করে তখন জামাটির প্রতিটি আংটা পরম্পর আটকে গিয়ে তার শরীরকে চেপে ধরে এবং তার হাত ঘাড়ের সাথে লেগে যায়। অতপর আবু হুরাইরা (রা) নবী (স)-কে বলতে শুনেছেন ঃ সে হাত দৃ'টিকে প্রসারিত করতে চেষ্টা করে কিন্তু তা প্রসারিত হয় না।

৮৯-অনুচ্ছেদ ঃ সফরে ও যুদ্ধে জুব্বা পরিধান করা।

٢٧٠٣ عَنِ الْمُغَيْرَةُ بْنُ شُعْبَةً قَالَ إِنْطَلَقَ رَسُولُ اللهِ ﷺ لَحَاجَتِهِ ثُمَّ اَقْبَلَ فَلَقَيْتُهُ بِمَاء (فَتَوَضَاً) وَعَلَيْهِ جُبَّةٌ شَامِيَّةٌ فَمَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقُ وَغُسلَ وَجُهَهُ فَلَقَيْتُهُ بِمَاء رُفَتَ وَغُسلَ وَجُهَهُ فَلَا غَنْهُمَا مِنْ تَحْتُ فَغَسلَهُمَا فَذَهَبَ بُرُاسِهِ وَعَلَى خُفْيُهِ .
 وَمَسنَحَ بِرَاسِهِ وَعَلَى خُفْيُهِ .

২৭০৩. মুগীরা ইবনে শোবা (রা) বলেন, রস্লুল্লাহ (স) তাঁর প্রাকৃতিক প্রয়োজন পূরণের জন্য একটু দূরে গমন করেন। তিনি ফিরে আসলে আমি পানি নিয়ে হাযির হলাম। তখন তিনি একটি শাম দেশের তৈরী জুব্বা পরিহিত ছিলেন। তিনি উযু করলেন, উযুতে কুল্লি করলেন, নাকে পানি দিলেন এবং মুখমগুল ধৌত করলেন। তারপর তিনি জুব্বার হাতার মধ্য থেকে হাত বের করতে শুরু করলেন। হাতা দু'টি ছিলো খুব চাপা। তিনি এর ভেতর থেকে হাত দু'টি বের করে ধৌত করলেন এবং মাথা ও মোজার উপর মাসহ করলেন।

# ৯০-অনুচ্ছেদ ঃ যুদ্ধ চলাকালে রেপমী কাপড় পরিধান করা।

٢٧٠٤ – عَنْ قَتَادَةَ أَنَّ أَنْسًا حَدَّثُهُمْ أَنَّ النَّبِيُّ ﷺ رَخَّصَ لِعَبْدِ الرَّحْمٰنِ بُنِ عَوْفٍ وَالزُّبَيْرِ - فِي قَمِيْصٍ مِّنْ حَرِيْرٍ مِنْ حِكَّةٍ كَانَتْ بِهِمَا –

২৭০৪. কাতাদা (রা) বলেন, আনাস (রা) তাদের নিকট বর্ণনা করেছেন থে, রস্লুল্লাহ (স) আবদুর রহমান ইবনে আওফ এবং যুবাইর (রা)-কে তাদের দেহে চুলকানী থাকার কারণে রেশমী জামা পরিধান করার অনুমতি দিয়েছিলেন।

٣٧٠٥ عَنْ أَنَسٍ أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمُٰنِ بْنَ عَوْفٍ وَالزُّبْيْرَ شَكَوَا الِّي النَّبِيِّ ﴿ وَالزَّبْيُرَ شَكَوا اللَّهِيِّ النَّبِيِّ ﴿ وَالزَّبْيُرَ الْمَا فِي غَزَاةٍ لِـ لَكُرِيْرِ فَرَآيْتُهُ عَلَيْهِمَا فِي غَزَاةٍ لِـ لَكُرِيْرِ فَرَآيْتُهُ عَلَيْهِمَا فِي غَزَاةٍ لِـ

২৭০৫. আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। আবদুর রহমান ও যুবাইর (রা) নবী (স)-এর নিকট উকুনের অভিযোগ করলে তিনি তাদের দু জনকে রেশমী বন্ত্র পরিধানের অনুমতি দান করেছিলেন। আনাস (রা) বলেন, আমি এক যুদ্ধে তাদের শরীরে উক্ত রেশমী বন্ত্র দেখেছি।

٢٧٠٦ عَنْ قَتَادَةَ أَنَّ أَنَسًا حَدَّتُهُمْ قَالَ رَخَّصَ النَّبِيِّ لِعَبْدِ الرَّحُمْنِ بُنِ عَرْف وَالنَّبَيْر بْنِ الْعَوَّام في حَرِيْر عَوْف وَالنَّبَيْرِ بْنِ الْعَوَّام في حَرِيْر -

২৭০৬. কাতাদা (রা) থেকে বর্ণিত। আনাস (রা) তাদের কাছে বলেছেন যে, আবদুর রহমান ইবনে আওফ (রা) এবং যুবাইর ইবনুল আওয়াম (রা)-কে নবী (স) রেশমী বস্ত্র পরিধানের অনুমতি দিয়েছিলেন।

# ٢٧٠٧ - عَنْ قَتَادَةً عَنْ أَنْسٍ رَخِّصَ أَوْ رُخِّصَ لَهُمَا لِحِكَّةٍ بِهِمَا .

২৭০৭. আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, শরীরে চুলকানির কারণে তাদের দু'জনকে রেশমী বস্ত্র পরিধানের অনুমতি দিয়েছিলেন বা দেয়া হয়েছিল।

### ৯১-অনুচ্ছেদ ঃ ছুরি বা চাকুর বর্ণনা।

٢٧٠٨ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ عَمْرِو بْنِ أُمَيَّةَ عَنْ آبِيهِ قَالَ رَأَيْتُ النَّبِيِّ يَاكُلُ مِنْ
 كَتِفٍ يَحْتَنُّ مِنْهَا ثُمَّ دُعِىَ إلَى الصَلِّلَةِ فَصلَلَّى وَلَمْ يَتَوَضًا ـ

২৭০৮. জাফর হবনে আমর ইবনে উমাইয়া আদ-দামরী (রা) থেকে তাঁর পিতার সূত্রে বণিত। তিনি বলেন আমি নবী (স)-কে বাহুর (বকরীর সামনের পা) গোশত কেটে কেটে খেতে দেখেছি। অতপর নামাযের জন্য ডাকা হলে তিনি নতুনভাবে উযু না করেই নামায আদায় করলেন।২৩

### ৯২-অনুচ্ছেদ ঃ রোমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ সম্পর্কে যা কথিত আছে।

٢٧.٩ عَنْ عُمَيْرَ بُنِ الْاَسُودِ الْعَنْسِيِّ حَدَّتُهُ اَنَّهُ اَتَى عُبَادَةَ بْنَ الصَّامِتِ وَهُوَ نَازِلٌ فِي سَاحَة حَمْصَ وَهُوَ فِي بِنَاء لَهٌ وَمَعَهُ أُمُّ حَرَامٍ قَالَ عُمَيْرٌ فَحَدَّتُنَا أُمُّ حَرَامٍ اَلَّهُ سَمَعَتِ النَّبِيِّ عَلَيْ يَعُلُولُ اَوْلُ جَيْشٍ مِنُ اُمُّتِي يَغُزُونَ الْبَحْرَ قَدُ اوْجَبُوا قَالَتُ أُمُّ حَرَامٍ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ اَنَا فِيهِمْ قَالَ اَنْتِ فِيهِمْ ثُمُ قَالَ اللهِ اَنَا فِيهِمْ قَالَ اَنْتِ فِيهِمْ ثُمَّ قَالَ اللهِ اَنَا فِيهِمْ قَالَ اَنْتِ فِيهِمْ ثَالَ اللهِ اَنَا فِيهِمْ قَالَ اَنْتِ فِيهِمْ ثَمَّا اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَالَ اللهِ عَالَ اللهِ قَالَ اللهِ قَالَ اللهِ قَالَ اللهِ قَالَ اللهِ قَالَ اللهِ قَالَ لَا اللهِ قَالَ لَا اللهِ قَالَ لَا اللهِ قَالَ لَا اللهِ قَالَ اللهِ قَالَ لَا اللهِ قَالَ اللهِ قَالَ لَا اللهِ قَالَ اللهِ قَالَ لَا اللهِ قَالَ لَا اللهِ قَالَ لَا اللهِ قَالَ لَا اللهِ قَالَ اللهِ قَالَ لَا اللهُ قَالَ اللهُ قَالَ اللهُ قَالَ اللهِ قَالَ لَا اللهِ قَالَ لَا اللهُ قَالَ اللهِ قَالَ اللهُ قَالَ اللهِ قَالَ اللهِ قَالَ اللهُ قَالَ اللهِ قَالَ اللهِ قَالَ اللهِ قَالَ اللهِ قَالَ اللهُ قَالَ اللهُ قَالَ اللهِ قَالَ اللهُ قَالَ اللهِ قَالِ قَالَ اللهُ قَالَ اللهِ قَالَ اللهِ قَالَ اللهُ قَالَ اللهِ قَ

২৭০৯. উবাদা ইবনুস সামেত (রা) যে সময় হিমসের উপকৃলে একটি মহলে (তার ব্রী) উমে হারামসহ অবস্থান করছিলেন সেই সময় উমাইর ইবনুল আসওয়াদ আল-আনাসী তাদের কাছে এলেন। উমাইর বলেন, উমে হারাম (রা) আমাদের নিকট বর্ণনা করলেন যে, তিনি নবী (স)-কে বলতে ওনেছেন ঃ আমার উমাতের নৌযুদ্ধে অংশগ্রহণকারী প্রথম সেনাদলের জন্য জানাত ওয়াজেব (অবধারিত) হয়ে গেছে। উমে হারাম (রা) বললেন ঃ আমি জিজ্জেস করলাম ঃ হে আল্লাহর রসূল ! আমি কি তাদের অন্তর্ভুক্ত থাকব ঃ তিনি বললেন ঃ হাঁ, তুমিও তাদের অন্তর্ভুক্ত থাকবে। অতপর নবী (স) বললেন ঃ আমার উমাতের প্রথম (নৌসেনাদল) যারা কায়সারের (রোম সম্রাট) একটি শহর (কন্টান্টিনোপল) আক্রমণ করবে তাদের গুনাহ মাফ করে দেয়া হবে। উম্ম হবেম (রা

২৩, যুহরী (র)-এর বর্ণিত হাদাদে আরও আছে ৯ অভপর তিনি (স) ছুরি রেখে দিলেন

বলেন, আমি জিজ্ঞেস করলাম ঃ হে আল্লাহর রসূল ! আমি কি তাদের অন্তর্ভুক্ত আছি ? তিনি জবাব দিলেন, না।

৯৩-অনুচ্ছেদ ঃ ইহুদীদের বিশ্লজে যুদ্ধ।

حتنى عَبد الله بن عُمَر اَنَ رَسُولَ الله ﴿ قَالَ تَقَاتِلُونَ اليَهُودَ حَتَى الله ﴿ وَانْ رَسُولَ الله ﴿ فَاقْتُلهُ عَلَمُ مَرَاءَ الْحَجَرِ فَيَقُولُ يَا عَبدَ الله ﴿ هَذَا يَهُودَى وَرَائِى فَاقْتُلهُ عَلَمُ مَرَاءَ الْحَجَرِ فَيَقُولُ يَا عَبدَ الله ﴿ هَذَا يَهُودَى وَرَائِى فَاقْتُلهُ عَلَمُ عَلَى عَبدَ الله ﴿ هَذَا يَهُودَى وَرَائِى فَاقْتُلهُ عَلَى عَبدَ الله ﴿ عَلَى عَلَى اللهِ هَذَا يَهُودَى وَرَائِى فَاقْتُلهُ عَلَى عَبدَ الله ﴿ هَذَا يَهُودَى وَرَائِى فَاقْتُلهُ عَلَى عَلَى اللهِ هَذَا يَهُودَى وَرَائِى فَاقْتُلهُ عَلَى عَلَى اللهِ وَمَا يَعُودُى وَرَائِى فَاقْتُلهُ وَمِل اللهِ ﴿ وَاللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ وَاللهُ وَمَا يَعُودُى وَرَائِى فَاقْتُلهُ وَالله وَاللهُ وَمَا يَعُودُ وَلَا عَلَى اللهُ وَمِنْ اللهُ وَلَا يَعْدَلُهُ وَلَا اللهُ عَلَى اللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَلَا عَلَى اللهُ وَلَا اللهُ وَاللهُ وَلَا اللهُ وَلِمُ اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَاللّهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ اللهُ وَلِمُ اللهُ اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ اللهُ وَلَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ وَلَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

٢٧١١ عَـنُ آبِي هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللهِ عَيْ قَالَ لاَ تَقُوْمُ السَّاعَةُ حَتَّى تُقَاتِلُوا الْيَهُودِيُّ يَا مُسُلِمُ هَٰذَا يَهُودِيُّ وَرَاّءَهُ الْيَهُودِيُّ يَا مُسُلِمُ هَٰذَا يَهُودِيُّ وَرَاّءَهُ الْيَهُودِيُّ يَا مُسُلِمُ هَٰذَا يَهُودِيُّ وَرَاّءَهُ الْيَهُودِيُّ وَرَاّءَهُ الْيَهُودِيُّ وَرَاّءَهُ الْيَهُودِيُّ وَرَاّءَهُ اللهِ عَلَى مُسُلِمُ هَٰذَا يَهُودِيُّ وَرَاّءَهُ الْيَهُودِيُّ وَرَاّءَهُ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّ

২৭১১ আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ (স) বলেছেন, তোমরা ইহুদীদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে লিপ্ত না হওয়া পর্যন্ত এবং পাথরের আড়ালে লুকানো ইহুদী সম্পর্কে উক্ত পাথর একথা না বলা পর্যন্ত কিয়ামত হবে না ঃ হে মুসলিম ! এই আমার আড়ালে ইহুদী লকিয়ে আছে, একে হত্যা কর। ২৪

৯৪-অনুচ্ছেদ ঃ তুর্কীদের বিক্লছে যুদ্ধের বর্ণনা।

٢٧١٢ – عَنْ عَمْرُو بْنِ تَغْلِبَ قَالَ قَالَ النَّبِيِّ عَهَ اِنَّ مِنْ اَشْرَاطِ السَّاعَةِ اَنْ تُقَاتِلُوْا قَوْمًا يَنْتَعِلُوْنَ نِعَالَ الشَّعَرِ وَانَّ مِنْ اَشْرَاطِ السَّاعَةِ اَنْ تُقَاتِلُوْا قَوْمًا عِرَاضَ الْدُجُوْهِ كَانٌ وُجُوْهَهُمُ الْمَجَانُّ الْمُطْرَقَةُ (المُطَرَّقَةُ) \_

২৭১২ আমর ইবনে তাগলিব (রা) বলেন, নবী (স) বলেছেন ঃ কিয়ামতের পূর্ব লক্ষণ এই যে, তোমরা এমন এক জাতির বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবে যারা পশমের জুতা পরিধান করে। আর এটাও কিয়ামতের পূর্ব লক্ষণ যে, তোমরা এমন এক জাতির বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবে যাদের মুখমণ্ডল চামড়ার ঢালের ন্যায় চওড়া হবে।

٢٧١٣ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﴿ لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَٰى تُقَاتِلُوٰ التَّرُكَ صِغَارَ الْاَعْيُنِ حُمْرَ الْوُجُوْهِ ذَلْفَ الْانُوْفَ كَانَّ وُجُوْهَهُمُ الْمَجَانُ الْمُطَرَقَةُ وَلاَ تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَٰى تُقَاتِلُوْا قَوْمًا نِعَالُهُمُ الشَّعَرُ .
 وَلاَ تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَٰى تُقَاتِلُوْا قَوْمًا نِعَالُهُمُ الشَّعَرُ .

২৪, হযরত ঈসা (আ)-এর আবির্তাবের পর দাঞ্জালের বিরুদ্ধে তার যুদ্ধকালে এরূপ ঘটবে।

২৭১৩. আবু হুরাইরা (রা) বলেন, রস্বুল্লাহ (স) বলেছেন ঃ তোমরা যতদিন না ক্ষুদ্র চক্ষু, লাল চেহারা, চেন্টা নাক এবং চামড়ার ঢালের ন্যায় মুখমগুল বিশিষ্ট লোকদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবে, ততদিন পর্যন্ত কিয়ামত সংঘটিত হবে না এবং যতদিন না তোমরা পশমের জুতা পরিধান করে এমন এক জাতির বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবে, ততদিন পর্যন্ত কিয়ামত সংঘটিত হবে না।

৯৫-অনুচ্ছেদ ঃ পশমের জুতা পরিধানকারীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ।

৯৬-অনুচ্ছেদ ঃ যে ব্যক্তি পরাজ্ঞরের মুখে সঙ্গীদের ব্যুহ বন্ধ করে সওয়ারী থেকে অবতরণ করে এবং (আল্লাহর) সাহায্য প্রার্থনা করে।

٥٧٧٠ عَنْ آبِيُ اسْحُقَ قَالَ سَمَعْتُ الْبَرَاءَ وَسَالَةٌ رَجُلُّ اَكُنْتُمْ فَرَرْتُمْ يَا آبَا عُمَارَةَ يَوْمَ حُنَيْنِ قَالَ لاَ وَاللهِ مَاوَلِّي رَسُولُ الله عَنْ وَلٰكِنَّهُ خَرَجَ شُبُّانُ اَصْحَابِهِ وَاَخْفَاؤُهُمْ (خَفَافُهُمْ) حُسَّرًا لَيْسَ بِسِلاَّحِ فَاتَوْا قَوْمًا رُمَاةً جَمْعَ هَـوَانِنَ وَيَنِي وَاَخْفَاؤُهُمْ (خَفَافُهُمْ لَحُمَّ هَـوَانِنَ وَيَنِي ثَنَي نَصْرِ مَا يَكَادُونَ يُخْطُونُنَ فَاقْبَلُوا نَصْرِ مَا يَكَادُونَ يُخْطُونُنَ فَاقْبَلُوا فَصُرِ مَا يَكَادُونَ يُخْطُونُنَ فَاقْبَلُوا هَنَاكُ الْيَالِكُ الْيَ النَّبِي وَهُــوَ عَلَى بَعْلَتِهِ الْبَيْضَاءِ وَأَبُنُ عَمّهِ اَبُـوْ سَفْيَانَ بَلْنُ الْحَارِثِ بَنِ عَبْدِ الْمُطَلِّبِ يَقُودُ بِهِ فَنَزَلَ وَاسْتَنْصَرَ ثُمَّ قَالَ أَنَا النَّبِيُّ لاَ كَـذِبُ الْحَارِثِ بَنِ عَبْدِ الْمُطَلِّبِ يَقُودُ بِهِ فَنَزَلَ وَاسْتَنْصَرَ ثُمَّ قَالَ أَنَا النَّبِيُّ لاَ كَـذِبُ الْمَالِبِ يَقُودُ بِهِ فَنَزَلَ وَاسْتَنْصَرَ ثُمَّ قَالَ أَنَا النَّبِيُّ لاَ كَـذِبُ

২৭১৫. আবু ইসহাক (রা) বলেন, বারাআ (রা)-কে এক ব্যক্তি জিজ্জেস করল, হে আবু উমারাহ, ! হুনাইনের দিন কি আপনারা পলায়ন করেছিলেন । তিনি বললেন, না। আল্লাহর শপথ, রস্লুলাহ (স) পৃষ্ঠপ্রদর্শন করেননি। বরং তাঁর কিছু অস্ত্রশস্ত্রহীন নওজায়ান সাহাবা চলে গিয়েছিলেন। কেননা তারা হাওয়াযেন ও বনী নাসর গোত্রের সুদক্ষ তীরনাজদের সম্মুখে পড়ে গিয়েছিলেন। তাদের কোন তীরই লক্ষ্যপ্রস্ট হচ্ছিল না। এ সময় তারা নবী (স)-এর কাছে উপনীত হলেন। তিনি (স) তখন তার শ্বেত খচ্চরটির পিঠে আরোহিত ছিলেন, আর তার চাচাত ভাই আবু সুফিয়ান ইবনে হারেস ইবনে আবদুল মুন্তালিব তাঁর খচ্চরটির লাগাম ধরে দাঁড়িয়েছিলেন। নবী (স) খচ্চর থেকে অবতরণ করে আল্লাহর কাছে

সাহায্য প্রার্থনা করলেন। সে সময় তিনি বলছিলেন, আমি যে নবী তাতে কোন সন্দেহ নাই। আমি আবদুল মুন্তালিবের মত নেতার বংশধর। তিনি তার সাহাবীদের ব্যুহ রচনা করলেন।

৯৭-অনুন্দেদ ঃ মুশরিকদেরকে পরাজিত, ভীত সম্ভ্রন্থ তছনছ করার জন্য দ্রোয়া করা।

٢٧١٧ عَـن أَبِي هُرَيـرَة قَالَ كَانَ النَّبِي عَيْدُعُو فِي الْقُنُوتِ اللَّهُمَّ اَنْج عَيَّاشَ بُنَ الْهُمَّ اَنْج اللَّهُمَّ اَنْج عَيَّاشَ بُنَ الْوَلِيد اللَّهُمَّ اللَّهُمَّ اَنْج عَيَّاشَ بُنَ اَبِي رَبِيْعَة اللَّهُمَّ اَنْج الْمُسْتَضْعَفِيْنَ مِنَ الْمُؤْمنِيْنَ اللَّهُمُّ الشَّدُدُ وَطَاتَكَ عَلَى مُضَرَ اللَّهُمُّ الشَدْدُ وَطَاتَكَ عَلَى مُضَرَ اللَّهُمُّ الشَدْدُ وَطَاتَكَ عَلَى مُضَرَ اللَّهُمُّ الشَدْدُ وَطَاتَكَ عَلَى مُضَرَ اللَّهُمُّ الشَدِينَ كَسني يُوسَدَى يُوسَدَى اللَّهُمُ الشَدِي اللَّهُمُ الشَدِي اللَّهُمُ الشَدِي اللَّهُمُ الشَدِي اللَّهُمُ الشَدِي اللَّهُمُ الشَدِي الْمُعْمَالَ اللَّهُمُ الشَدِي اللَّهُمُ الشَدِي اللَّهُمُ الشَدِي اللَّهُمُ الشَدِي اللَّهُمُ الشَدِي اللَّهُمُ الشَدِي اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ الْمُؤْمِنِينَ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ الْمُؤْمِنِينَ اللَّهُمُ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ اللَّهُمُ اللَّهُمِ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللْمُعُلِي اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُولَ الللْمُ الللْمُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُ اللَّه

২৭১৭. আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী (স) কুনুতের মধ্যে দোআ করতেন ঃ হে আল্লাহ ! তুমি সালামা ইবনে হিশামকে (কাফেরদের অত্যাচার থেকে) নাজাত দাও। হে আল্লাহ ! ওয়ালীদ ইবনে ওয়ালীদকে নাজাত দাও। হে আল্লাহ ! আইয়াশ ইবনে আবু রাবীআকে নাজাত দাও। হে আল্লাহ ! দুর্বল মুমিনদেরকে (কাফেরদের অত্যাচার থেকে) নাজাত দাও। হে আল্লাহ, মুছার গোত্রের প্রতি কঠোর হও। হে আল্লাহ ! তাদেরকে ইউসুফের দুর্ভিক্ষের মত দুর্ভিক্ষ পাঠাও।

٢٧١٨ - عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ آبِي آوْفِي يَقُولُ دَعَا رَسُولُ اللهِ ﷺ يَوْمَ الْاَحْزَابِ عَلَى اللّٰهُ اللّٰهُمَّ اَهْزِمِ الْاَحْزَابِ عَلَى الْلَّشُرِكِيْنَ فَقَالَ ٱللّٰهُمَّ اَهْزِمِ الْاَحْزَابَ اللّٰهُمَّ اَهْزِمِ الْاَحْزَابَ اللّٰهُمَّ اَهْزِمُ الْاَحْزَابَ اللّٰهُمَّ اَهْزُمُهُمْ وَزَازَلُهُمْ اللّٰهُمَّ اَهْزُمُهُمْ وَزَازَلُهُمْ -

২৭১৮. আবদুল্লাহ ইবনে আবু আওফা (রা) বলেন, আহ্যাব যুদ্ধের দিন রস্পুল্লাহ (স) মুশরিকদেরকে এই বলে বদদোআ করেছিলেন ঃ হে আল্লাহ ! কিতাব নাযিলকারী, সত্বর হিসাব গ্রহণকারী, হে আল্লাহ ! এই সবগুলোকে তুমি পরাস্ত কর। হে আল্লাহ ! তুমি তাদেরকে পরাস্ত ও তছনছ করে দাও।

٢٧١٩ عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُصلَّىُ في ظلِّ الْكَعْبَةِ فَقَالَ اَبُوْ جَهَّلِ وَنَاسٌ مِنْ قُرَيْشٍ وَنُحِرَتُ جَزُوْرٌ بَنَاحِيَةٍ مَكَّةً فَاَرْسَلُوا فَجَاوا مِنْ سَلاَهَا

وَطَرَحُوهُ عَلَيْهِ فَجَاتُ فَاطِمَةُ فَالْقَتْهُ عَنْهُ فَقَالَ اللهُ عَلَيْكَ بِقُرَيْشِ اللهُمُّ عَلَيْكَ بِقُرَيْشِ لإبِي جَهْلٍ بْنِ هِشَامٍ وَعُثْبَةَ بْنِ رَبِيْعَةً وَاللهُ عَبْدُ اللهِ فَلَقَدُ رَبِيْعَةً وَالْوَلِيْدِ بْنِ عُثْبَةً وَابِي بْنْ حَلَفٍ وَعُقْبَةً بَنِ ابِي مُعَيْطٍ قَالَ عَبْدُ اللهِ فَلَقَدُ رَايِعُهُمْ فِي قَلْيِب بَدْرٍ قَتَلُى -

২৭১৯. আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী (স) (একঁদা) কার্বার ছায়ায় নামায আদায় করছিলেন। আবু জাহল এবং কুরাইশদের কিছু লোক সলাপরামর্শ করল। মক্কার বাইরে কোথাও উট জবেহ করা হয়েছিল। তারা কিছু লোক পাঠিয়ে তার নাড়িভুড়ি আনাল এবং তাঁর (স) উপর তা নিক্ষেপ করল। ফাতেমা (রা) এসে তা তাঁর দেহের উপর থেকে অপসারণ করলেন। এই সময় তিনি বদদোআ করলেন, হে আল্লাহ ! তুমি কুরাইশদেরকে (কঠোর হস্তে) পাকড়াও কর। হে আল্লাহ ! তুমি কুরাইশদেরকে পাকড়াও কর। হে আল্লাহ ! তুমি কুরাইশদেরকে পাকড়াও কর। হে আল্লাহ ! তুমি কুরাইশদেরকে পাকড়াও কর। এই বদদোআ তিনি আবু জাহল ইবনে হিশাম, উতবা ইবনে রবীআ, শায়বা ইবনে রবীআ, ওয়ালীদ ইবনে উতবা, উবাই ইবনে থালাফ ও উকবা ইবনে আবু মুইতকে করেছিলেন। আবদুল্লাহ (ইবনে মাসউদ) বলেন, আমি (বদর যুদ্ধের দিন) বদরের একটি কৃপে তাদের সকলকেই নিহত দেখেছিলাম।

আবু ইসহাক বলেন, আমি সপ্তমজনের নাম ভূলে গিয়েছি। অন্য একটি সূত্রে আবু ইসহাক থেকে উমাইয়া ইবনে খালাফের নাম উল্লেখ করা হয়েছে। শোবা বলেন, সপ্তম ব্যক্তি উমাইয়া অথবা উবাই। ইমাম বুখারী (র) বলেন, সপ্তম ব্যক্তি হল উমাইয়া এটাই সঠিক।

· ٢٧٢ - عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ الْيَهُوْدَ دَخَلُوا عَلَى النَّبِيِّ الْأَبِيِّ عَالَوْا السَّامُ عَلَيْكَ فَلَعَنْتُهُمْ فَقَالُوا السَّامُ عَلَيْكَ فَلَعَنْتُهُمْ فَقَالُ مَا لَكِ قُلْتُ وَعَلَيْكُمْ ـ فَقَالُ مَا لَكِ قُلْتُ وَعَلَيْكُمْ ـ

২৭২০. আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। ইহুদীরা নবী (স)-এর নিকট আগমন করে বলল, তোমার উপর মৃত্যু আপতিত হোক। আমিও তাদেরকে অভিশাপ দিলাম। নবী (স) তাঁকে বললেন, তোমার কি হল ? তিনি জবাব দিলেন, তারা যা বলেছে, আপনি কি তা শুনেননি ? নবী (স) বললেন, আমি যে বললাম, "তোমাদের উপরই" এ কথা কি তুমি শোননি ?

৯৮-অনুচ্ছেদ ঃ মুসলমানগণ কি আহলে কিতাবদের নিকট ইস়লাম প্রচার করবে এবং তাদেরকে আল্লাহর কিতাব শিক্ষা দিবে ?

٢٧٢١ - عَنْ عَبْدِ اللهِ بْن عَبَّاسِ اَخْبَرَهُ اَنَّ رَسُوْلَ اللهِ عَلَّكَتَبَ الِي قَيْصَرَ وَقَالَ فَانْ تَوَلَّيْتَ فَانَّ عَلَيْكَ اثْمَ الأريْسِييِّنَ ـ

২৭২১. আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) বর্ণনা করেন, রসূলুল্লাহ (স) (রোম স্মাট) কায়সারের নিকট পত্র লিখেন এবং তাতে তিনি বলেনঃ যদি আপনি (ইসলাম)

প্রত্যাখ্যান করেন তাহলে সমস্ত কৃষককুলের (জনগণের) পাপের বোঝা আপনাকেই বহন করতে হবে।

৯৯-অনুন্দেদ ঃ হ্রদয় জন্মের উদ্দেশ্যে মুশরিকদের জন্য হিদায়াতের ও আকৃষ্ট করার জন্য দোআ করা।

` ٢٧٢٢ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ قَدِمَ طُفَيْلُ بُنُ عَمْرِهِ التَّوْسِيِّ وَاَصْحَابُهُ عَلَى النَّبِيِّ اللَّهِ عَنْ اَبِيْ هَرَيْرَةً قَدِمَ طُفَيْلُ بُنُ عَمْرِهِ التَّوْسِيِّ وَاَصْحَابُهُ عَلَيْهَا فَقَيْلَ هَلَكَتُ اللَّهُ عَلَيْهَا فَقَيْلَ هَلَكَتُ دَوْسٌ قَالَ اللَّهُمَّ اِهْد دَوْسًا وَأَت بِهِمْ \_

২৭২২. আবু হুরাইরা (রা) বলেন, তোফায়েল ইবনে আমর আদ-দাওসী ও তার সঙ্গীসাধীরা রসূলুব্লাহ (স)-এর নিকট এসে বলল, হে আল্লাহর রসূল ! দাওস গোত্রের লোকেরা আপনার অনুসরণ করতে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করেছে এবং অবাধ্য হয়েছে। অতএব তাদের জন্য আল্লাহর নিকট বদদোআ করুন। বলা হলো, দাওস গোত্র এবার ধ্বংস হয়ে যাবে। রসূলুব্লাহ (স) তাদের জন্য দোআ করলেনঃ হে আল্লাহ! দাওসকে হেদায়াত দান কর, ইসলামে প্রবেশ করিয়ে দাও।

১০০-অনুচ্ছেদ ঃ ইতুদী ও খৃক্টানদেরকে ইসলামের দাওয়াত দেয়া এবং বাদের বিরুদ্ধে বৃদ্ধ করা হবে তাদেরকেও। নবী (স) কারসার (রোম সম্রাট) ও কিসরা (পারস্য সম্রাট)-কে পত্র পাঠিয়েছিলেন এবং যুদ্ধ ঘোষণার পূর্বে ইসলাম গ্রহণের জন্য আহবান করতে হবে।

٢٧٢٣ عَنْ قَتَادَةً قَالَ سَمِعْتُ عَنْ اَنَسٍ يَقُولُ لَمَّا اَرَادَ النَّبِيُّ ﷺ اَنْ يَكُنُبَ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ المِلْمُ المُلْمُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ المُلْمُ ا

২৭২৩. কাতাদা (র) বলেন, আমি আনাস ইবনে মালেক (রা)-কে বলতে শুনেছিঃ নবী (স) রোম (স্মাট)-কে পত্র পাঠানোর সংকল্প করলে তাঁকে অবহিত করা হলো যে, তারা (রোমবাসীগণ) মোহরাংকিত পত্র ব্যতীত কোন পত্র পাঠ করেন না। সুতরাং তিনি (স) রৌপ্যের একটি মোহর (সীল) নির্মাণ করালেন। আমি এখনও যেন ঐটির (মোহর) শুদ্রতা তার হাতে দেখতে পাচ্ছ। তিনি তাতে (মোহরে) "মুহাম্মাদ আল্লাহর রসূল" কথাটি খোদাই করিয়েছিলেন।

٢٧٢٤ - عَنَّ عَبْدِ اللَّهِ بَنِ عَبَّاسِ اَخْبَرَهُ اَنَّ رَسُوْلَ اللَّهِ ﷺ بَعَثَ بِكِتَابِهِ الْي كَسُرَى فَاَمَرَهُ اَنُ يَدْفَعَهُ الْي عَظِيْمُ الْبَحْرَيْنِ يَدْفَعُهُ عَظِيْمُ الْبَحْرَيْنِ الْي كِسُرَى فَلَمَّا قَرَاهُ كَسُرَى حَرَّقَهُ فَحَسَبْتُ اَنَّ سَعِيْدَ بَنَ الْلُسَيَّبِ قَالَ فَدَعَا عَلَيْهِمُ النَّبِيُّ اَنْ يُمَزَّقُوا كُلُّ مُمَزَّقٍ ـ ২৭২৪. আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) বর্ণনা করেন, রস্পুল্লাহ (স) (পারস্যের বাদশাহ) কিসরার নামে পত্র লিখে দৃতকে তা বাহরাইনের শাসনকর্তার নিকট অর্পণের নির্দেশ দিয়েছিলেনএবং বাহরাইনের শাসক তা কিসরার নিকট পৌছিয়ে থাকবে। কিসরা তা পড়ার পর ছিড়ে টুকরা টুকরা করে ফেলল। সাঈদ ইবনুল মুসায়্যাব (র) বলেন, নবী (স) তার জন্য বদ্দোআ করেছিলেন। যেন তার রাষ্ট্রও ছিনুভিনু হয়ে যায়।

১০১-অনুদ্দেদ ঃ কান্ধেরদেরকে ইসলাম গ্রহণ ও নবুয়াতে বিশ্বাস স্থাপনের জন্য মহানবী (স)-এর আহ্বান এবং তারা যেন আল্লাহ ছাড়া পরস্পরকে মাবৃদ হিসেবে গ্রহণ না করে। মহান আল্লাহর বাণী ঃ

مَا كَانَ لِبِشَرِ اَنْ يُوْتِيَهُ اللهُ الْكِتَابِ وَالْحُكُمَ وَالنَّبُوَةَ ثُمَّ يَقُولُ لِلنَّاسِ كُوْنُواْ عِبَادًا لِّى مِنْ دُوْنِ اللهِ وَلَٰكِنْ كُوْنُواْ رَبَّانِيِّيْنَ بِمَا كُنْتُمْ تَعَلَمُونَ الْكِتَابِ وَبِمَا كُنْتُمْ تَدْرُسُونَ ٓ ـ (ال عمران ـ ٧٩)

"কোন মানুষকে আল্লাহর কিতাব, হিকমত ও নবুয়াত দান করার পর তার পক্ষে এটা শোজনীয় নয় যে, সে লোকদেরকে বলবে, আল্লাহকে ছেড়ে আমার বান্দা হয়ে যাও; বরং সে বলবে তোমরা আল্লাহওয়ালা হয়ে যাও। কেননা তোমরাই কিতাবের শিক্ষাদান করে থাক এবং তা পাঠ করে থাক।" (সূরা আলে ইমরান ঃ ৭৯)

الَيْه نَسَبًا قَالَ مَاقَرَابَةُ مَابَيْنَكَ وَبَيْنَهُ فَقُلْتُ هُوَ ابْنُ عَمِّى وَلَيْسَ فِي الرَّكْبِ يَوْمَئِذِ أَحُدُ مِنْ بِنَيْ عَبْد مَنَاف غَيْرِي فَقَالَ قَيْصَرُ ٱدْنُوهُ وَأَمَرُ بِٱصْحَابِي فُجَعِلُوا خَلْفَ ظَهْرى عِنْدَ كَتِفِي ثُمَّ قَالَ لِتَرْ جَمَانِهِ قُلُ لاَصِحَابِهِ إِنَّى سَائِلُ هُـذَا الرَّجُل عَسن الَّذِي يَزْعُمُ انَّهُ نَبِيٌّ فَانْ كَذَبَ فَكَذَّبُوهُ قَالَ اَبُو سَفْيَانَ وَاللَّهِ لَوْ لاَ الْحَيَاءُ يَوْمَئِذِ مِنْ أَنْ يَأْثُرُ أَصْحَابِي عَنِّى الْكَذَبِ لَكَذَبْتُهُ حَيْنَ سَالَنِي عَنْهُ وَلَكنِّيْ اِسْتَحْيَيْتُ أَنْ يَاثُرُوا الْكَذَبَ عَنَى فَصَدَقْتُ للهُ ثُمَّ قَالَ لتَرُ جُمَانه قُلْ لَهُ كَيْفَ نَسنَبُ هٰذَا الرَّجُل فيكُمْ ؟ قُلْتُ هُوَ فيْنَا ذُوْ نَسنَبِ قَالَ فَهَــلُ قَالَ هَذَا الْقَوْلَ اَحَدُ مَنْكُمُ قَبْلَهُ قُلْتُ لاَ فَقَسَالَ كُنْتُمُ تَتَهمُ وَنَهُ عَلَى الْكَذِبِ قَبْلَ اَنْ يَقُوْلَ مَا قَالَ قُلْتُ لاَ قَالَ فَهَلْ كَانَ مِنْ اَبَائِهِ مِنْ مَلكِ ؟ قُلْتُ لاَ قَالَ فَاَشْرَافُ النَّاسِ يَتَّبِعُوْنَهُ أَمْ ضُعَفَاوُهُمْ ؟ قُلْتُ بِلْ ضُعَفَاؤُهُمْ قَالَ فَيَزِيْدُونَ أَوْ يَنْقُصُونَ ؟ قُلْتُ بَلْ يَزِيْدُونَ قَالَ فَهَلْ يَرْتَدُّ آحَدٌ سَخْطَةً لدينه بَعْدَ آنْ يَدُخُلَ فَيْهِ ؟ قُلْتُ لاَ قَالَ فَهَلْ يَغْدرُ؟ قُلْتُ لاَ وَنَحْسِنُ الْأَنَ مِنْهُ فِي مُدَّةٍ نَحْنُ نَخَافُ نُ يَغْدرَ قَالَ آبُو ٛ سَفْيَانَ ۖ وَلَمْ يُمَكَّنَّى كَلَمَةٌ أَدْخَلُ فَيْهَا شَيْئًا آنْتَقَصُّهُ به لاَ اَخَافُ اَنْ تُؤْثَرَ عَنِي غَيْرُهَا قَالَ فَهَلُ قَاتَلُتُمُوهُ وَقَاتَلَكُمُ ؟ قُلْتُ نَعَمُ قَالَ فَكَيْفَ كَانَتْ حَرْبُهُ وَحَرْبُكُمْ ؟ قُلْتُ كَانَتُ دُولاً وَسجَالاً يُدَالُ عَلَيْنَا الْمَرَّةَ وَتُدَالُ عَلَيْه الْأُخُرِي قَالَ فَمَا ذَا يَامُرُكُمْ ؟ قَالَ يَامُرُنَا أَنْ أَعْبُدَ اللَّهُ وَحْدَهُ لاَ نُشُرِكُ به شَيْئًا وَيَنْهَانَا عَمًّا كَانَ يَعْبُدُ أَلْبَاؤُنَا وَيَامُرُؤُنَا بِالصَّلَاةِ وَالصَّدَقَةِ وَالْعَفَاف وَالْوَفَأَء بِالْعَهْدِ وَاَدَّاءِ الْاَمَانَةِ فَقَالَ لِتَرْجُمانِهِ حَيْنَ قُلْتُ ذُلِكَ لَهُ قُلُ لَهُ انِّي سَالَتُكَ عَن نُسَبِهِ فَيْكُمْ فَزَعَمْتَ أَنَّهُ نُوْنَسَبِ وَكَذَلكَ الرُّسَلُ تُبُعَثُ في نَسَبِ قَوْمَهَا وَسَأَلْتُكَ هَلْ قَالَ اَحَدٌ مَنْكُمْ هَٰذَا الْقَوْلَ قَبْلَهُ فَزَعَمْتَ اَنْ لاَ فَقُلْتُ لَوْ كَانَ اَحَدٌ مَّنْكُمْ قَالَ هٰذَا الْقَوْلَ قَبْلُهُ قُلْتُ رَجُلُّ يَاتَمُّ بِقَوَّلِ قَدْ قَيْلَ قَبْلَهُ وَسَالْتُكَ هَلْ كُنْتُم ۚ تَتَّهُمُونُهُ بِالْكَذِبِ قَبْلَ أَنْ يَقُولُ مَاقَالَ فَزَعَمُت أَنْ لا فَعَرَفُتُ أَنَّهُ لَمْ يَكُنُ ليَدَعَ الْكَذِب عَلَى النَّاسِ ويكُذب عَلَى اللَّهِ وَسَالَتُ هِن كَانَ مِنْ أَبَّانِهِ مِنْ مَلَّكِ فَرَعَمْتُ ﴿ نَ

لاَ فَقُلْتُ لَوْ كَانَ مِنْ أَبَّائِهُ مَلِكُ قُلْتُ يَطْلُبُ مُلْكَ ٱبْآئِهِ وَسَالْتُكَ ٱشْرَافُ النَّاسِ يَتَبِعُونَهُ أَمْ ضُعُفَائُهُمْ فَزَعَمْتَ أَنْ ضَعَفَا هُمْ اِتَّبِعُوهُ وَهُمْ ٱتْبَاعُ الرَّسَل وَسَأَلْتك هَلْ يَزِيْدُوْنَ اَوْ يَنْقُصُوْنَ فَزَعَمْتَ اَنَّهُمْ يَزِيْدُوْنَ وَكَذَٰلِكَ الْإِيْمَانُ حَتَّى يَتِمُّ وَسَأَلْتُكَ هَلْ يَرِتَدُّ اَحَدٌ سُخُطَةً لِدِيْنِهِ بَعْدَ أَنْ يَدُخُلَ فِيْهِ فَزَعَمْتَ أَنْ لاَّ فَكَذَٰلِكَ الْإِيْمَانُ حيْنَ تَخَلطُ بَشَنَاشَتُهُ الْقُلُوْبَ لاَ يَسْخَطُهُ اَحَدُّ وَسَاَلْتُكَ هَلَ يَغْدرُ فَزَعَمْتَ اَنْ لاَّ وَكَذَٰلِكَ الرُّسُلُ لَا يَغْدِرُونَ وَسَاَلْتُكَ هَلَ قَاتَلْتُمُوهُ وَقَاتَلَكُمْ فَزَعَمْتَ أَنْ قَد فَعَلَ أَنَّ حَرْبِكُمْ وَحَرْبَهُ تَكُونُ دُولًا وَيُدَالُ عَلَيْكُمْ الْمَرَّةَ وَتُدَالُونَ عَلَيْهِ الْأُخْرِي وَكَذٰلكَ الرُّسُلُ تُبْتَلَى وَتَكُونُ لَهَا الْعَاقبَةُ وَسَالْتُكَ بِمَاذَا يَأْمُرُكُمْ فَزَعَمْتَ اَنَّهُ يَأْمُركُمُ أَنْ تَعْبُدُوا اللهُ وَلاَ تُشْرِكُوا به شَيْئًا وَيَنْهَاكُمْ عَمًّا كَانَ يَعْبُدُ اَبَاوَكُمْ وَيَأْمُركُمُ بالصَّلاَة وَالصَّدِّق وَالْعَفَاف وَالْوَفَاء بِالْعَهْد وَاَدَاء الْآمَانَة قَالَ وَهٰذِهِ صِفَةُ النَّبِيّ (نَبِيّ) قَدْكُنْتُ اَعْلَمُ انَّهُ خَارِجٌ وَلَكِنَّ لَمْ اَظُنَّ (اَعْلَهُمْ) اَنَّهُ مِنْكُمْ وَإِنْ يِلُّكُ مَا قُلْتَ حَقًّا فَيُوْشَكِ ۚ اَنْ يَمْلِكَ مَوْضِعَ قَدَمِيَّ هَا تَيْنِ وَلَقَ اَرْجُقُ اَنْ اَخْلُصَ الَيْهِ لَتَجَشَّمُتُ لُقيَّهُ وَلَق كُنْتُ عِنْدَهُ لَفَسَلْتُ قَدَمَيْهِ قَالَ اَبُو سَفْيَانَ ثُمَّ دَعَا بِكِتَابِ رَسُولَ اللَّه صِنَّ فَقُرَى فَاذَا فَيْهِ : بِسْمِ اللهِ الرَّحْمُنِ الرَّحِيْمِ مِنْ مُحَمَّدٍ عَبْدِ اللهِ وَرَسُوْلِهِ إِلَى هِرَقْلَ عَظيْم الرَّوْم سَلَامٌ عَلَى مَن اتَّبَعَ الْهُدَى اَمَّا بَعْدُ فَانِّيْ اَدْعُوكَ بِدِعَايَةِ الْإِسُلاَمِ اَسْلِمِ تَسْلِمُ يُوْتِكَ اللَّهُ اَجْرَكَ مَرَّتَيْنَ فَانْ تَوَلَّيْتَ فَعَلَيْكَ اثْمُ الْاَرِيْسِيْيْنَ وَيَا اَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا الَى كَلَمَة سِوَاء بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَنْ لاَّ نَعْبُدَ الاَّ اللَّهَ وَلاَ نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا وَّلاَ يَتَّخذَ بَعْضَنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِّنْ نُوْنَ اللَّهِ فَانْ تَوَلُّوا فَقُوْلُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ قَالَ اَبُوْ سَفْيَانَ فَلَـمًّا اَنْ قَضٰى مَقَالَتَهُ عَلَتُ اَصْوَاتُ الَّذِيْنَ حَوْلَهُ مِنْ عُظَمَاء الرُّوم وَكَثُرٌ لَغَطُهُمْ فَلاَ أَدْرِي مَاذَا قَالُوا وَامِرَ بِنَافَأُخْرِجْنَا فَلَمَّا أَنْ خَرَجْتُ مَعَ اَصْحَابِي وَخَلَوْتُ بِهِمْ قُلْتُ لَهُمْ لَقَدْ اَمِرَ اَمْنُ اَبْنِ اَبِي كَبْشَةَ هٰذَا مَلِكُ بَنِي الْاَصْفَرِ يَخَافُهُ قَالَ اَبُو سَفْيَانَ وَاللَّهُ مَازِلْتُ ذَلِيلًا مُسْتَيْقِنًّا بِأَنَّ اَمَــرَهُ سَيَظُهَرُ حَتَّى أَدْخَلَ اللَّهُ قَلْبِي الْإِسْلَامَ وَأَنَا كَارِهٌ \_

২৭২৫. আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) বর্ণনা করেছেন, রস্পুল্লাহ (স) ইসলাম গ্রহণের আহবান জানান এবং দাহিয়া কালবীকে পত্র সহ তার নিকট প্রেরণ করেন এবং তাকে নির্দেশ দেন তিনি যেন তা বসরার শাসনকর্তার নিকট অর্পণ করেন এবং বসরার শাসনকর্তা এটা রোম সম্রাটের নিকট পৌছে দিবে। কায়সারকে যেহেতু আল্লাহ পারস্যবাসীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে বিজয় দান করেছেন সেজন্য আল্লাহর ভকরিয়া আদায়ের উদ্দেশ্যে তিনি হিমস থেকে ইলিয়াতে (জেরুসালেমে) গমন করেছিলেন। রস্লুব্লাহ (স)-এর পত্র কায়সারের নিকট পৌছলে তিনি তা পাঠ করে বললেন, তাঁর (পত্র প্রেরকের) বণোত্রীয় কিছু লোক খুঁছে আমার নিকট হাযির কর, আল্লাহর এই রসুল সম্পর্কে তার নিকট আমি কিছু প্রশু করব। ইবনে আব্বাস (রা) বলেন যে, আবু সুফিয়ান আমাকে জানিয়েছেন ঃ সেই সময় তিনি কুরাইশদের কিছু লোকের সাথে ব্যবসায় ব্যাপদেশে সিরিয়ায় অবস্থান করছিলেন, যেই সময় রস্পুল্লাহ (স) ও কুরাইশদের মধ্যে যুদ্ধ বিরতী চলছিল। আবু সুফিয়ান বলেন, কায়সারের দৃত শামের কোন এক স্থানে আমাদের সাক্ষাত পেলে সে আমাকে আমার সঙ্গী-সাধীসহ ইলিয়াতে নিয়ে গেল। আমাদেরকে যখন কায়সারের নিকট নিয়ে যাওয়া হলো, তখন তিনি মুকুট পরিহিত অবস্থায় রাজসভায় উপবিষ্ট ছিলেন এবং তাঁর চার পাশে বসেছিলেন রোম সামাজ্যের বড় বড় নেতা ও পদস্থ কর্মকর্তাগণ। তিনি (কায়সার) তাঁর দোভাষীকে বললেন, এদেরকে জিজেস কর, যে ব্যক্তি নিজেকে নবী বলে দাবি করছে, (এদের মধ্যে ) তাঁর বংশীয় সম্পর্কের নিকটবর্তী কেউ আছে কি না ? আবু সুফিয়ান বলৈন, আমি বললাম, বংশগত দিক দিয়ে আমি তাঁর সর্বাপেক্ষা নিকটবর্তী। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, তোমার ও তাঁর মধ্যে কি ধরনের আত্মীয়তার সম্পর্ক ? আমি বললাম, তিনি আমার চাচাত ভাই। সেই সময় কাফেলায় আমি ব্যতীত আবদ মানাফ গোত্রের একটি লোকও ছিল না। অতপর কায়সার বললেন. তাকে নিকটে নিয়ে এসো এবং আমার সাধীদের সম্পর্কে নির্দেশ দিলে তাদেরকে আমার পিঠের কাছে কাঁধ বরাবর দাঁড় করিয়ে দেয়া হলো। এরপর তাঁর দোভাষীকে তিনি বললেন. তার (আবু সুফিয়ান) সাথীদের বলে দাও—আমি এই লোকটিকে (আবু সুফিয়ান) নবী वल नाविनात लाकि সম্পর্কে কিছু জিজ্ঞাসা করব। यদি সে (আবু সুফিয়ান) মিথ্যা বলে, তাহলে তোমরা তার প্রতিবাদ করবে। আরু সুফিয়ান বলেন, আল্লাহর কসম ! যদি এ ব্যাপারে লচ্জবোধ না করতাম যে, (মিথ্যা বললে) আমার সাধীরা আমাকে মিথ্যাবাদী হিসেবে জানবে, তাহলে আমি তাঁর প্রশ্রের জবাবে নবী (স) সম্পর্কে আমার পক্ষ থেকে কিছু মিখ্যা বলতাম। কিন্তু আমি লক্ষাবোধ করলাম যে, আমার সঙ্গীরা ভাহলে আমাকে মিখ্যাবাদী ধারণা করবে। সুতরাং আমি সত্য কথাই বললাম। তিনি তাঁর দোভাষীকে বললেন, জিজ্ঞেস কর, তোমাদের মধ্যকার লোকটির [নবী (স)] বংশ মর্যাদা কিব্রপ ? আমি বললাম, তিনি আমাদের মধ্যে উচ্চবংশীয়। তিনি জ্লিজ্ঞেস করলেন, তোমাদের মধ্যকার কোন ব্যক্তি ইতিপূর্বে কি এ ধরনের দাবি করেছে ? আমি বলপাম, না। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, তিনি যে দাবি করছেন তার পূর্বে কখনও তোমরা কি তাঁকে মিখ্যার অভিযোগে অভিযুক্ত করেছ ? আমি বললাম না। তিনি বললেন, তাঁর পূর্বপুরুষদের মধ্যে কেউ কি বাদশাহ ছিল ? আমি বললাম, না। তিনি বললেন, বিত্তবান ও প্রভাবশালী লোকেরা তাঁর অনুসারী হচ্ছে না দুর্বল ও বিত্তহীন লোকেরা ? আমি বললাম, বরং দুর্বল ও বিত্তহীনেরা। তিনি বললেন, এদের সংখ্যা বৃদ্ধি পাল্ছে না কমছে ? আমি বললাম, বৃদ্ধিপ্রাপ্ত

হচ্ছে। তিনি বললেন, তাঁর দীনকে গ্রহণ করার পর কেউ কি বীতশ্রদ্ধ হয়ে তা ত্যাগ করছে । আমি বললাম, না। তিনি বললেন, তিনি কি বিশ্বাসঘাতকতা করেন । আমি বললাম, না। তবে আমরা বর্তমানে তাঁর সাথে একটা চুক্তিতে আবদ্ধ আছি এবং আশংকা করিছি যে, তিনি হয়ত তা ভঙ্গ করবেন। আবু সৃফিয়ান বলেন, আমার পক্ষ থেকে কোন মিধ্যা কথা বলে তাঁকে খাট করতে চেষ্টা করলে লোকেরা আমাকে মিধ্যাবাদী মনে করবে, এই কারণে এ কথাটি ব্যতীত আর কোন কথা আমি যোগ করতে পারিনি। তিনি বললেন, তোমরা কি তাঁর বিরুদ্ধে অথবা তিনি তোমাদের বিরুদ্ধে কোন সময় যুদ্ধ করেছেন। আমি বললাম, হাঁ। তিনি বললেন, তোমাদের ও তাঁর মধ্যকার যুদ্ধের ফলাফল কি । আমি বললাম, যুদ্ধের ফলাফল অস্থায়ী; কখনো আমরা বিজয়ী হয়েছি, কখনো তিনি বিজয়ী হয়েছেন। তিনি বললেন, তিনি তোমাদেরকে কি কি বিষয়ে আদেশ করেন । আমি বললাম, তিনি আমাদেরকে আদেশ করেন—আমরা যেন একমাত্র আল্লাহর ইবাদত করি এবং তাঁর সাথে কোনকিছু শরীক না করি এবং তিনি আমাদের নিষেধ করেন—আমাদের পিতৃপরুষ্বেরা যে সবের ইবাদত করত, তার ইবাদত করতে। তিনি আমাদেরকে নামায় আদায়, সাদকা প্রদান, পবিত্রতা রক্ষা, প্রতিশ্রুতি পালন ও আমানত আদায় করার আদেশ দান করেন।

এই সব কথা আমি বললে, তিনি দোভাষীকে আদেশ দিলেন, তাকে (আবু সুফিয়ান) বল, আমি তোমাদের মধ্যে তাঁর [নবী (স)] বংশমর্যাদা সম্পর্কে জানতে চাইলে তুমি বললে, তিনি উচ্চ বংশজাত। রসূলগণ তাঁর কাওমের উচ্চবংশেই জন্মগ্রহণ করেন। আমি তোমার নিকট জানতে চাইলাম্ তোমাদের কেউ কি ইতিপূর্বে এ ধরনের কথা বলেছে ? তুমি বললে, না। তোমাদের মধ্যে ইতিপূর্বে কোন ব্যক্তি যদি এ ধরনের কথা বলে থাকত তাহলে আমি বলতাম, লোকটি পূর্ব কথিত একটি কথারই অনুসরণ করছে। আমি জানতে চেয়েছি যে, তার এ (নবুওয়াত) দাবির পূর্বে কি তোমরা তাঁকে মিথ্যার অভিযোগে অভিযুক্ত করেছ ? তুমি বললে, না। এ কারণে আমি বুঝতে পেরেছি যে, যিনি মানুষের ব্যাপারে মিথ্যা বলেন না, তিনি আল্লাহর ব্যাপারে মিথ্যা বলতে পারেন না। আমি তোমাকে জিজ্ঞেস করলাম যে, তাঁর পিতৃপরুষদের মধ্যে কেউ বাদশাহ ছিলেন কি না 🛽 তুমি বললে, না। আমি বলছি, যদি তার পিতৃপুরুষদের মধ্যে কেউ বাদশাহ থাকত তাহলে আমি বলতাম, সে পিতৃপুরুষদের রাজত্ব উদ্ধার করতে ইচ্ছুক। আমি তোমার কাছে জানতে চেয়েছি যে, প্রভাবশালী ও বিত্তবান লোকেরাই তাঁর অনুসরণ করছে না দুর্বল ও বিত্তহীনেরা ? তুমি বলেছ, দুর্বল ও বিত্তহীনেরাই তাঁর অনুসরণ করছে। প্রকৃতপক্ষে এ ধরনের লোকেরাই রসুলদের অনুসারী হয়ে থাকে। আমি তোমার কাছে জানতে চেয়েছি, তাদের সংখ্যা বাড়ছে না কমছে । তুমি বলেছ, তাদের সংখ্যা বাড়ছে। ঈমানের অবস্থা তাই, তা এমনিভাবেই বাড়তে বাড়তে পূর্ণতা প্রাপ্ত হয়। আমি তোমাকে জিজ্ঞেস করেছি, তার দীন গ্রহণ করার পর বীতশ্রদ্ধ হয়ে কেউ কি তা ত্যাগ করেছে ? তুমি জবাব দিয়েছ না। ঈমানের অবস্থা তাই, তার স্বাদ যখন হৃদয়ের গভীরে পৌছে তখন কেউই তার প্রতি বীতশ্রদ্ধ হয় না। আমি তোমাকে জিজ্ঞেস করেছি, তিনি কি চুক্তি বা ওয়াদা ভঙ্গ করেন ? তুমি বলেছ, না। ঠিকই, রসূলগণ কখনো ওয়াদা বা চুক্তি ভঙ্গ করেন না। আমি তোমাকে জিজ্ঞেস করেছি, তোমরা কি কখনো তাঁর সাথে লডাই করেছ বা তিনি তোমাদের সাথে

লড়াই করেছেন। তুমি বলেছ, হাঁ। তোমাদের ও তাঁর মধ্যকার যুদ্ধের ফলাফল কখনও তাঁর অনুকূলে গিয়েছে, আবার কখনও তোমাদের অনুকূলে এসেছে। এভাবেই রসূলগণ পরীক্ষিত হন এবং পরিণাম তাঁদেরই অনুকূলে হর। আমি তোমাকে আরো জিজ্ঞেস করেছি যে, তিনি তোমাদেরকে কি কি বিষয়ে আদেশ দান করে থাকেন। তুমি বলেছ, তিনি তোমাদেরকে একমাত্র আল্লাহর ইবাদত করতে ও তাঁর সঙ্গে কোন কিছু শরীক না করতে আদেশ করেন। তোমাদের পিতৃপক্ষধেরা যেসবের ইবাদত করত তাও পরিহার করতে বলেন। তিনি নামায় আদার, সাদকা দান, পবিত্রতা রক্ষা, ওয়াদা ও প্রতিশ্রুতি পূরণ এবং আমানত আদায়েরও আদেশ দান করেন। এসব নবীরই বৈশিষ্ট্য। আমি জ্ঞানতাম, অবশ্যই তাঁর আগমন ঘটবে, কিছু তিনি তোমাদের মধ্যে আগমন করবেন সে ধারণা কোন দিন করিনি। তুমি যা যা বললে তা যদি সত্য হয় তবে অচিরেই আমার দু' পায়ের নীচের জায়গা তাঁর অধিকারে চলে যাবে। যদি আমি আশা করতে পারতাম যে, তাঁর সঙ্গে সাক্ষাত করতে পারব তবে শত কষ্ট শ্বীকার করেও তাঁর সাক্ষাতের জন্য গমন করতাম। যদি আমি তাঁর নিকট থাকতাম তবে তাঁর পবিত্র পদযুগদ ধুইয়ে দিতাম।

আবু সৃষ্ণিয়ান বলেন, অতপর তিনি তাঁর পত্রখানি চেয়ে নিলেন। তাঁকে (কায়সার) তা পাঠ করে তনানো হলো। তাতে লেখা ছিল পরম করুণাময় ও দয়ালু আল্পাহর নামে। আল্পাহর বান্দা ও রসূল মুহাম্মাদের পক্ষ থেকে রোমের শাসনকর্তা হেরাকল (হিরাক্লিয়াস)-এর প্রতি। যারা হিদায়াতের অনুসরণ করে, তাদের প্রতি শান্তি বর্ষিত হোক। অতপর আমি আপনাকে ইসলাম গ্রহণের আহ্বান জানাচ্ছি। ইসলাম গ্রহণ করে শান্তি ও নিরাপত্তা লাভ করুন। আপনি ইসলাম গ্রহণ করুন, আল্পাহ আপনাকে দ্বিতণ পুরন্ধার (সওয়াব) দান করবেন। আর যদি ইসলামের এই দাওয়াত প্রত্যাখ্যান করেন, তাহলে রোম সমাজ্যের গোটা কৃষককুলের (সাধারণ প্রজা) পালের বোঝা আপনাকেই বইতে হবে। "হে কিতাবের বাহকগণ! এমন একটি কথার দিকে এসো যা আমাদের ও তোমাদের মধ্যে একই। তাহলো, আমরা আল্পাহ ছাড়া আর কারো ইবাদত করব না, কোন কিছুকেই তাঁর শরীক করব না এবং আল্পাহ ছাড়া আমাদের কেউ পরস্পরকে রব হিসেবে গ্রহণ করবে না। এ কথা যদি তারা না মানে তবে বলে দাও, তোমরা সাক্ষী থাক আমরা মুসলমান।"

-(সূরা অলে ইমরান ঃ ৬৪)

আবু সৃফিয়ান বলেন, তাঁর (কায়সার) কথা শেষ হলে তাঁর পাশে উপবিষ্ট রোমের নেতাগণ চীংকার করতে শুরু করল। অতপর চীংকার ও হটগোল বৃদ্ধি পেল। তারা কি বলে চীংকার করছিল তা আমি বুঝতে পারিনি। আমাদের সম্পর্কে নির্দেশ প্রদান করা হলে সেখান থেকে আমাদেরকে বের করে দেয়া হলো। আমি আমার সঙ্গীদের নিয়ে বের হলে পর নির্জনে তাদেরকে বললাম, আবু কাবশার পুত্রের [মুহাম্মাদ (স)] ২৫ কাজ অনেক শক্তি সঞ্চয় করেছে। রোমের বাদশা পর্যন্ত এখন তাঁকে ভয় করছে। আবু সৃফিয়ান বলেন, আল্লাহর শপথ ! এরপর হতে আমি অপমান বোধ করতে থাকলাম এবং এ ব্যাপারে আমার দৃঢ় বিশ্বাস হয়ে গেল যে, তাঁর কাজ অচিরেই বিজয় লাভ করবে। এরপর আমি অপসন্দ করলেও আল্লাহ আমার হৃদয়ে ইসলামকে প্রবেশ করিয়ে দিলেন।

২৫. তুদ্ধ-তাদ্দিল্য ও অবজ্ঞা প্রদর্শনের জন্য আবু সুষ্টিয়ান রস্**লুল্লাহ** (স)-কে ইবনে আবু কাবলা (ভেড়ার বাপের পুত্র) নামে উল্লেখ করেছেন। অন্যথায় তাঁর এরূপ কোন নাম নাই। (সম্পাদক)

٣٧٢٦ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدِ سَمِعَ النَّبِي شَعْقُلُ يَوْمَ خَيْبَرَ لَاعُطِينَ الرَّايَةَ رَجُلًا يَفْتَحُ اللَّهُ عَلَى يَدَيْهِ فَقَامُوا يَرْجُونَ الْأَلْكَ اَيَّهُمْ يُعْطَى فَغَنَوا وَكَلَّهُمْ يَرْجُونَ الْأَلْكَ اَيَّهُمْ يُعْطَى فَغَنَوا وَكَلَّهُمْ يَرْجُونَ الْأَلْكَ اَيَّهُمْ يُعْطَى فَغَنَوا وَكَلَّهُمْ يَرْجُونَ الْأَلْكَ اَيُعُمْ يَعْطَى فَعَنَوا وَكَلَّهُمْ عَيْنَيْهِ الْنَ يُعْطَى فَقَالَ آيْنَ عَلَى فَقَيلَ يَشْتَكَى عَيْنَيْهِ فَامَرَ فَدُعِي لَهٌ فَبَصِقَ فِي عَيْنَيْهِ فَبَرَا مَكَانَهُ حَتَّى كَانَّهُ لَمْ يَكُنُ بِهِ شَيَّةٌ فَقَالَ نُقَاتِلُهُمْ حَتِّى يَكُونُوا مِثْلَنَا فَقَالَ عَلَي رِسُلِكَ حَتِّى كَكُونُوا مِثْلَنَا فَقَالَ عَلَى رِسُلِكَ حَتِّى تَنْزِلَ بِسِاحَتِهِمْ ثُمَّ الْعُهُمُ الَى الْاسْلاَمِ وَاخْبَرُهُمْ بِمَا يَجِبُ عَلَي رِسُلِكَ حَتِّى تَنْزِلَ بِسِاحَتِهِمْ أَمَّ الْعُهُمُ الَى الْاسْلاَمِ وَاخْبَرُهُمْ بِمَا يَجِبُ عَلَيْهُمْ فَوَاللَّهُ لَانَ يُعْمَلُ اللَّهُ لَانَ يُعْمَلُ اللَّهُ لَانَ يُعْمَلُ اللَّهُ لَانَ يُعْمَلُ الله لَانَ يُهُدَى بِكَ رَجُلُ وَاحِدٌ خَيْرٌ لَّكُ مِنْ حُمْر النَّعَم ـ ــ

২৭২৬. সাহল ইবনে সাঁদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি নবী (স)-কে খায়বার যুদ্ধের সময় বলতে শুনেছেন ঃ আমি এমন এক ব্যক্তির নিকট পতাকা দেব যার হাতে আল্লাহ বিজয় দান করবেন। সাহাবাদের মধ্য থেকে কাকে তা দেয়া হয় এজন্য সকলেই আশান্তিত হৃদয়ে অপেক্ষারত থাকলেন। পরদিন সকালে সবাই আশান্তিত ছিলেন যে, তাকেই হয়ত দেয়া হবে। কিন্তু তিনি (স) জিজ্জেস করলেন, আলী কোথায় ? তাঁকে জানান হলো যে, তিনি চক্ষ্ যন্ত্রণায় কাতর। তিনি তাঁকে ডেকে আনতে নির্দেশ দিলে তাঁকে ডেকে আনা হল। রস্পুল্লাহ (স) তাঁর চোখে পুথু নিক্ষেপ করলেন এবং তৎক্ষণাৎ তাঁর চক্ষ্ এরপ ভাল হয়ে গেল যেন, তাঁর চোখের কোন রোগই ছিল না। আলী (রা) বললেন, আমি তাদের বিরুদ্ধে ততক্ষণ লড়াই চালিয়ে যাব, যতক্ষণ না তারা আমাদের মত মুসলমান হয়ে যায়। তিনি (স) বললেন, ধীরন্থির হও। তুমি তাদের মুখোমুখি উপনীত হলে প্রথমে তাদেরকে ইসলাম গ্রহণের আহবান জানাও এবং (আল্লাহর প্রতি) তাদের কি কর্তব্য আছে তা অবহিত কর। আল্লাহর শপথ। যদি একটা লোকও তোমার দ্বরা হিদায়াতপ্রাপ্ত হয়, তবে তা তোমার জন্য লোহিতবর্ণের উটের চাইতেও মহামূল্যবান। ২৬

٢٧٢٧ - عَنْ أَنَسِ يَقُولُ كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِذَا غَزَا قَوْمًا لَمْ يُغْرِ حَتَّى يُصْبِعُ فَأَنْ اللهِ ﷺ إِذَا غَزَا قَوْمًا لَمْ يُصْبِعُ فَنَزُلْنَا خَيْبَرُ فَانَ سَمِعَ اَذَانًا أَغَارَ بَعْدَ مَا يُصْبِعُ فَنَزُلْنَا خَيْبَرُ لَمْ يَسْمَعُ أَذَانًا أَغَارَ بَعْدَ مَا يُصْبِعُ فَنَزُلْنَا خَيْبَرُ لَمْ يَسْمَعُ آذَانًا أَغَارَ بَعْدَ مَا يُصْبِعُ فَنَزُلْنَا خَيْبَرُ لَمْ يَسْمَعُ آذَانًا أَغَارَ بَعْدَ مَا يُصْبِعُ فَنَزُلْنَا خَيْبَرُ

২৭২৭. আনাস (রা) বলেন, রসূলুক্লাহ (স) কোন জনগোষ্ঠীর উদ্দেশ্যে যুদ্ধ করলে ভোর না হওয়া পর্যন্ত আক্রমণ করতেন না। ভোর হলে যদি আযান ভনতে পেতেন, তাহলে আক্রমণ বন্ধ রাখতেন। আর যদি আযান ভনতে না পেতেন তাহলে ভোর হওয়ার সাথে সাথেই আক্রমণ পরিচালনা করতেন। খায়বারের যুদ্ধে (যাত্রা করে) আমরা রাত্রিকালে সেখানে উপনীত হয়েছিলাম।

২৬. লোহিতবর্ণের উটকে আরবরা সবচাইতে উত্তম সম্পদ বলে মনে করত। এখানে লোহিতবর্ণের উটের অর্থ হলো, দুনিরার সর্বোক্তম সম্পদ। অর্থাৎ দুনিয়ার সর্বোক্তম সম্পদ অর্জন করে যদি তা সাদকা করা যায়, তাহলে বে সওল্পাব হবে, একটি মানুষকে ইসলামে দীক্ষিত করলে তার চাইতে বেশী সওয়াব হবে।

২৭২৮. আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (স) খায়বারের উদ্দেশ্যে যুদ্ধযাত্রা করে রাত্রে তথায় উপনীত হলেন। তাঁর নিয়ম ছিল, জিহাদের উদ্দেশ্যে রাত্রিকালে কোন জনপদে উপনীত হলে ভার না হওরা পর্যন্ত তিনি তাদেরকে আক্রমণ করতেন না। ভোরে ইহুদীরা (ক্ষেতে কাজ করার উদ্দেশ্যে ) কোদাল ও ডালি (ঝুড়ি) নিয়ে বের হলে নবী (স)-কে দেখতে পেরে (চীৎকার করে) বলে উঠল, মুহাম্মাদ ! আল্লাহর শপথ, মুহাম্মাদ তাঁর সেনাদল নিয়ে এসে পড়েছে। নবী (স) তখন জোরে তাকবীর ধানি উচ্চারণ করে বললেন, খায়বার নিশ্চিতভাবে ধাংসের সমুখীন। কেননা আমরা যখন কোন জনপদের দোর গোড়ায় উপনীত হই, তখন সতর্ককৃতদের প্রত্যুষ হয় কত মন্দ।

ب ٢٧٢٩ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ أَمْرُتُ أَنْ أَقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَقُولُوا لاَ اللهِ عَصَمَ مِنِّى نَفْسَهُ وَمَالَهُ عَتَى يَقُولُوا لاَ اللهِ عَصَمَ مِنِّى نَفْسَهُ وَمَالَهُ اللهِ بِحَقِّهِ وَحِسَابُهُ عَلَى اللهِ رَوَاهُ عُمَرُ وَآبُنُ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ ـ

২৭২৯. আবু হরাইরা (রা) বলেন, রস্পুল্লাহ (স) বলেছেন ঃ আমাকে ততক্ষণ পর্যন্ত লোকদের বিরুদ্ধে পড়াইরের আদেশ দেয়া হরেছে, যতক্ষণ না তারা আল্লাহ ছাড়া কোন প্রভূ নেই, একথা স্বীকার করে নেবে। অতপর যে ব্যক্তি আল্লাহ ব্যতীত কোন প্রভূ নেই বলে ঘোষণা করবে, ইসপামের হক<sup>২৭</sup> ব্যতীত সে তার প্রাণ ও সম্পদ আমার হাত থেকে রক্ষা করতে সক্ষম হবে। কিন্তু তার হিসাব-নিকাশ আল্লাহর যিশায়।

১০২-অনুষ্ঠেদ ঃ এক স্থানে জিহাদের সংকল্প করে বাহ্যিকভাবে অন্য স্থানের সংকল্প দেখান এবং যে ব্যক্তি বৃহস্পতিবারে সকরে বের হতে পসন্দ করে।

২৭৩০. কাব ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত। যে সময় তিনি রস্লুলাহ (স)-এর সাথে যুদ্ধযাত্রা থেকে পিছে থেকে গিয়েছিলেন, রস্লুলাহ (স) যখন কোথাও যুদ্ধে যাওয়ার সংকল্প করতেন, তখন বাহ্যিকভাবে আরেক জায়গায় (সঠিক জায়গা না দেখিয়ে) যাত্রার সংকল্প দেখাতেন।

২৭. ইসলামের হৰু বা অধিকার বলতে বুঝনো হরেছে, বদি সে এমন কোন অপরাধে দিও হন্ন যাতে ইসলামী আইনে দও হতে পারে, এ ক্ষেত্রে আল্লাহকে প্রস্কু বলে মানার কারণে তাকে রেহাই দেয়া হবে না, বরং দও কার্যকর করা হবে। এওলোই হলো ইসলামের হৰু।

٢٧٣١ عَنْ كَعْبَ بْنَ مَالِكَ يَقُولُ كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ فَلَمَّا يُرِيدُ غَزْوَةً يَغُزُوهَا اللهِ ﷺ فَلَمَّا يُرِيدُ غَزْوَةً يَغُزُوهَا اللهِ ﷺ فَلَمَّا يُرِيدُ غَزُونَةً تَبُوكَ فَغَزَاهَا رَسُولُ اللهِ ﷺ فَيْ حَرِّ شَديْدٍ وَاللهِ ﷺ فَيْ حَرِّ شَديْدٍ وَالسَّتَقْبَلَ سَنَوْلُ سَفَرًا بَعِيْدًا وَمَفَازًا وَاسْتَقْبَلَ غَزْوَ عَدُو كَثِيْرٍ فَجَلَّى لِلْمُسْلِمِيْنَ آمْرَهُمُ وَالسَّعَثِبَلَ غَزْوَ عَدُو كَثِيْرٍ فَجَلَّى لِلْمُسْلِمِيْنَ آمْرَهُمُ وَلَهُمِهِ الَّذِي يُرِيدُ \_ . لِيَتَأَهَّبُوا الْهَبَةُ عَدُوهِمْ وَآخَبَرَهُمْ بِوَجْهِهِ الَّذِي يُرِيدُ \_ .

২৭৩১. কাব ইবনে মালেক (রা) বলেন, রস্লুল্লাহ (স) কোন নির্দিষ্ট জায়গায় যুদ্ধের সংকল্প করে বের হয়ে বাহাত অন্য জায়গায় যাত্রার সংকল্প দেখাতেন। এভাবে তাবৃক যুদ্ধ কালে রস্লুল্লাহ (স) প্রচণ্ড গরমের সময়ে এ যুদ্ধ করেন। এ যুদ্ধের যাত্রাপথ ছিল দীর্ঘ ও মরুময় এবং শক্র ছিল সংখ্যায় অনেক। সুতরাং তিনি মুসলমানদের সামনে বাস্তব পরিস্থিতি স্পষ্ট করে তৃলে ধরলেন, যাতে তারা শক্রর মুকাবিলার উপযোগী প্রস্তুতি গ্রহণ করতে পারে। সঙ্গে কোন্ এলাকায় যুদ্ধযাত্রা করছেন তাও তিনি অবহিত, করলেন।

ِ (١) ٢٧٣١ عَنْ كَعْبِ بْنِ مَالِكِ كَانَ يَقُولُ لَقَلَّمَا كَانَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ يَخْرُجُ لِخَدُجُ الْأَ عَلَى اللهِ ﷺ يَخْرُجُ الْخَرَجَ فِي سَفَرِ الْأَ يَوْمَ الْخَمِيُّسِ ـ

২৭৩১(১) কাব ইবনে মালেক (রা) বলতেন ঃ রস্লুল্লাহ (স) কোন সফরে যাবার ইচ্ছা পোষণ করলে বৃহস্পতিবার ব্যতীত তিনি কমই যাত্রা করতেন।

٢٧٣٢ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمُٰنِ بْنِ كَعْبِ بْنِ مَالِكِ عَنْ اَبِيْهِ اَنَّ النَّبِيِّ ﷺ خَرَجَ يَوْمَ الْخَمِيْسِ . الْخَمِيْسِ . الْخَمِيْسِ . الْخَمِيْسِ .

২৭৩২. আবদুর রহমান ইবনে কাব ইবনে মান্সেক (রা) থেকে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। নবী (স) তাবৃকের যুদ্ধে বৃহস্পতিবার যাত্রা করেছিলেন। বৃহস্পতিবার রওয়ানা হওয়াই তিনি পসন্দ করতেন।

১০৩-অনুচ্ছেদ ঃ যোহরের নামাবের পর সফরে রওরানা হওরা।

٢٧٣٢ عَنْ أَنَسِ أَنَّ النَّبِيِّ عَلَيْ صَلَّى بِالْلَدِيْنَةِ الظُّهْرَ أَرْبَعًا وَالْعَصْرَ بِذِيُ الْطُلُهُرَ أَرْبَعًا وَالْعَصْرَ بِذِي الْطُلُهُرَ وَسَمِعْتُهُمْ يَصُرُخُونَ بِهِمَا جَمِيْعًا \_

২৭৩৩. আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (স) মদীনাতে যোহরের নামায চার রাকআত আদায় করে (রওয়ানা হয়েছেন এবং) যুল-ছলাইফাতে দু' রাকআত আসরের নামায আদায় করেছেন এবং তাদেরকে (সাহাবাদেরকে) আমি হজ্জ ও উমরায় উচ্চস্বরে তালবিয়া পাঠ করতে তনেছি।

১০৪-অনুন্দেদ ঃ মাসের শেষ দিকে সফরে যাত্রা। কুরাইব থেকে ইবনে আব্বাস (রা)-এর সূত্রে বর্ণিত। নবী (স) বিলকাদ মাসের পাঁচ দিন অবশিষ্ট থাকতে মদীনা থেকে যাত্রা করেন এবং বিলহজ্জের চার ভারিখে মক্কায় পৌছেন। ٢٧٣٤ عَنْ عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ اَنَّهَا سَمِعَتْ عَائِشَةَ تَقُوْلُ خَرَجْنَا مَعَ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ تَقُولُ خَرَجْنَا مَعَ مَنْ اللهِ ﷺ لِخَمْسِ لَيَالٍ بَقَيْنَ مِنْ ذِي الْقَعْدَةِ وَلاَ نُرِي الاَّ الْحَجَّ فَلَمَّا دَنُوْنَا مِنْ مَكَةً أَمَرَ رَسُولُ اللهِ ﷺ مَنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ هَدَى اذَا طَافَ بِالْبَيْتِ وَسَعَى مِنْ مَكَةً اَمَرَ رَسُولُ اللهِ ﷺ فَدُخلَ عَلَيْنَا يَوْمَ النَّحْرِ بِلَحْم بَقَرِ فَقَالَتُ عَائِشَةَ فَدُخلَ عَلَيْنَا يَوْمَ النَّحْرِ بِلَحْم بَقَرِ فَقَلْتُ مَا هٰذَا فَقَالَ نَحَرَ رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنْ اَزْوَاجِهِ قَالَ يَحْى فَذَكَرْتُ هٰذَا الْحَدِيثَ عَلَى وَجْهِهِ ـ الْحَدِيثَ عَلَى وَجْهِهِ ـ

২৭৩৪. আমরাই বিনতে আবদুর রহমান (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি আয়েশা (রা)-কে বলতে ওনেছেন, আমরা যিলকাদ মাসের পাঁচ রাত অবশিষ্ট থাকতে রস্লুল্লাহ (স)-এর সাথে রওয়ানা হলাম। হজ্ঞ ব্যতীত আমাদের আর কোন উদ্দেশ্য ছিল না। মঞ্চার নিকটবর্তী হলে রস্লুল্লাহ (স) আমাদেরকে আদেশ দিলেন, যাদের নিকট কোরবানীর জত্তু নেই তারা বায়তুল্লাহর তাওয়াফ ও সাফা-মারওয়ার সা'ঈ করার পর ইহরাম খুলে ফেলবে। আয়েশা (রা) বলেন, কোরবানীর দিন আমাদের (রস্লুল্লাহ (স)-এর স্ত্রীদের) নিকট গরুর গোশত পৌছান হল। আমি জিজ্ঞেস করলাম, এওলো কি । বলা হলো, রস্লুল্লাহ (স) তার স্ত্রীদের পক্ষ থেকে কোরবানী করেছেন। ইয়াইইয়া (র) বলেন, আমি হাদীসটি কাসেম ইবনে মুহাম্বাদের নিকট বর্ণনা করেছেন।

### ১০৫-অনুচ্ছেদ ঃ মাহে রমধানে সফরে ধারা।

٣٧٣٥ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ خَرَجَ النَّبِيُّ ﷺ فِيْ رَمَضَانَ فَصَامَ حَتَّى بَلَغَ الْكَدِيْدِ اَفْطَرَ ـ

২৭৩৫. ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী (স) রমযান মাসে সফরে রওয়ানা হন। কাদীদ নামক জায়গাতে পৌছে তিনি রোযা ভঙ্গ করেন।

### ১০৬-অনুচ্ছেদ ঃ সফরে যাত্রাকালে বিদায় জ্ঞাপন করা।

٢٧٣٦ عَـن اَبِي هُرَيْرَة قَالَ بَعَثْنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ فِي بَعْثِ وَقَالَ لَنَا اِنْ اللهِ ﷺ فَكَرِّقُوهُمَا بِالنَّارِ قَالَ ثُمَّ اَتَيْنَاهُ لَقَيْتُمْ فُلاَنًا وَفُلاَنًا لِرَجُلَيْنِ مِنْ قُرَيْشِ سَمَّاهُمَا فَحَرِّقُوهُمَا بِالنَّارِ قَالَ ثُمَّ اَتَيْنَاهُ نُودًعُهُ حَيْنَ اَرَدُنَا الْخُرُوجَ فَقَالَ انِي كُنْتُ اَمَرْتُكُمْ أَنْ تُحَرِّقُوا فُلاَنًا فُلاَنًا بِالنَّارِ وَإِنَّ النَّارِ لَا يُعَذِّبُ بِهَا اللَّهُ فَإِنْ اَخَذْتُمُوهُمَا فَاقْتُلُوهُمَا ــ
 وَإِنَّ النَّارَ لَا يُعَذِّبُ بِهَا اللَّهُ فَإِنْ اَخَذْتُمُوهُمَا فَاقْتُلُوهُمَا ــ

২৭৩৬. আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রস্লুল্লাহ (স) আমাদেরকে একটি । সামরিক অভিযানে প্রেরণ করলেন এবং কুরাইশদের দুই ব্যক্তির নাম উল্লেখ করে বললেনঃ

যদি তোমরা অমুক ও অমুককে বন্দী করতে পার তবে তাদের উভয়কে আগুনে জ্বালিয়ে ফেলবে। বর্ণনাকারী বলেন ঃ পরে আমরা রওয়ানা হওয়ার সংকল্প করে তার কাছে বিদায় নিতে আসলে তিনি বললেন, আমি তোমাদেরকে অমুক এবং অমুককে আগুনে পুড়িয়ে হত্যা করার নির্দেশ দিয়েছিলাম। কিন্তু আগুন দ্বারা আল্লাহ ব্যতীত আর কেউ শান্তি দিতে পারে না। তাই তোমরা তাদের উভয়কে বন্দী করতে সক্ষম হলে হত্যা করে ফেলবে।

১০৭-অনুচ্ছেদ ঃ ইমামের (নেতার) আদেশ শ্রবণ ও তা মান্য করা।

٢٧٣٧ عَنْ ابْنِ عُمْرَ عَنِ النَّبِيِ عَمْ النَّبِي عَمْ اللَّهِ عَلَى السَّمِعُ وَالطَّاعَةُ حَقَّ مَا لَمْ يُؤْمَلُ
 بِالْمَعْصِيةِ فَاذَا أَمِرَ بِمَعْصِيةٍ فَلاَ سَمْعَ وَلاَطَاعَةً ـ

২৭৩৭. ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (স) বলেছেন ঃ গুনাহ বা অন্যায় কাজের নির্দেশ না দেয়া পর্যন্ত ইমামের (নেতার) আদেশ শ্রবণ এবং পালন করা প্রত্যেকের জন্য অবশ্য কর্তব্য। যদি গুনাহ বা অন্যায় কাজের আদেশ দান করা হয় তাহলে সেই অবস্থায় শ্রবণ ও আনুগত্য নাই।

السَّابِقُونَ وَبِهٰذَا الْاسْنَادِ مَنْ اَطَاعَنِيَ فَقَدُ اَطَاعَ اللهِ عَصَانِي فَقَدُ عَصَانِي فَقَدُ عَصَل اللهِ عَصَانِي فَقَدُ عَصَل اللهِ عَصَانِي فَقَدُ عَصَل اللهِ عَصَانِي فَقَدُ عَصَل السَّابِقُونَ وَبِهٰذَا الْاسْنَادِ مَنْ اَطَاعَنِي فَقَدُ اَطَاعَ الله وَمَنْ عَصَانِي فَقَدُ عَصَل الله وَمَنْ يَطعِ الْاَمْيِرَ فَقَدُ اَطَاعَنِي وَمَنْ يَعْصِ الْاَمْيِرَ فَقَدُ عَصانِي وَانَّمَا الْاَمَامُ الله وَمَنْ يَعْصِ الْاَمْيِرَ فَقَدُ عَصانِي وَانَّمَا الْاَمَامُ جُنَّةً يُقَاتَلُ مِنْ وَرَائِه وَيُتَقَى بِهِ فَانْ آمَرَ بِتَقْوَى الله وَعَدَلَ فَانَّ لَهُ بِذَلكَ اجْرًا .. وَإِنْ قَالَ عِلْيُهِ مِنْهُ ـ

২৭৩৮. আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি রস্লুল্লাহ (স)-কে বলতে শুনেছেন ঃ আমরা (আমি ও আমার উত্থাত) সকল (নবী ও তাদের উত্থাতের) পরে আগমন করলেও (আথেরাতে জানাতে প্রবেশে) সবার অগ্রগামী। এই সনদেই আরো বর্ণনা করা হয়েছে ঃ যে ব্যক্তি আমার আনুগত্য করল সে আল্লাহ্রই আনুগত্য করল এবং যে ব্যক্তি আমার অবাধ্য হল সে আল্লাহ্রই অবাধ্য হল। আর যে ব্যক্তি আমীরের (নেতা) আনুগত্য করল সে আমারই আনুগত্য করল, আর যে ব্যক্তি আমীরের অবাধ্য হল সে আমারই অবাধ্য হল। ইমাম ঢালস্বরূপ। তার ছত্রছায়ায় যুদ্ধ পরিচালনা ও প্রতিরক্ষার ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়ে থাকে। তিনি যদি আল্লাহভীতির আদেশ দান করেন, ন্যায়-ইনসাফ করেন তাহলে তার বিনিময়ে সওয়াব ও পুরস্কার লাভ করবেন। কিন্তু যদি এর বিপরীত কিছু বলেন, তবে তদনুরূপ ফল লাভ করবেন।

১০৯-অনুম্পে ঃ জিহাদের ময়দান হতে পলায়ন না করার শপথ গ্রহণ করা। কেউ কেউ বলেন, জিহাদের ময়দানে প্রয়োজনে মৃত্যুর জন্য শপথ গ্রহণ করা। কেননা মহান আল্লাহর বাণী ঃ لَقَدْ رَضِيَ اللّٰهُ عَنِ الْمُؤْمِنِيْنَ اذْ يُبَاعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ أَ وَاَنْزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمُ وَاَتَّابَهُمْ فَتَحًا قَرِيْبًا – (فتح ـ ١٨)

"আল্লাহ মুমিনদের প্রতি সন্তুষ্ট হয়েছেন যখন তাঁরা বৃক্ষের নীচে তোমার হাতে বাইয়াত (শপখ) গ্রহণ করেছে। তিনি তাদের হৃদরের কথা অবগত ছিলেন, তিনি তাদের প্রতি প্রশাস্তি নাযিল করলেন এবং পুরকারস্বরূপ তাদের জন্য আসম বিজয় নিশ্চিত করলেন।"—(সুরা ফাত্হ ঃ ১৮)

٢٧٣٩ عَنْ نَافِعٍ قَالَ قَالَ ابْنُ عُمْرَ رَجَعُنَا مِنَ الْعَامِ الْلَقْبِلِ فَمَا اجْتَمَعُ مِنًا وَثُنَانِ عَلَى الشَّجَرَةِ الَّتِيْ بَايَعْنَا تَحْتَهَا كَانَتُ رَحْمَةً مِنَ اللهِ فَسَأَلْتُ نَافِعًا عَلَى الشَّجَرَةِ الَّتِيْ بَايَعْنَا تَحْتَهَا كَانَتُ رَحْمَةً مِنَ اللهِ فَسَأَلْتُ نَافِعًا عَلَى الصَّابَ عَلَى الصَّبَرِ ـ عَلَى الصَّبَرِ ـ عَلَى الصَّبَرِ ـ

২৭৩৯. নাফে (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, ইবনে উমার (রা) বলেছেন, যে গাছটির নীচে আমরা বাইয়াত (শপথ) গ্রহণ করেছিলাম পরবর্তী বছর সেখানে পুনরায় গমন করলে আমাদের যেকোন দু জনও গাছটি সম্পর্কে একমত হতে পারেনি (সঠিকভাবে নির্দেশ করতে পারেনি যে, কোন্টি সেই গাছ)। তা (চিনতে না পারা) ছিল আল্লাহর পক্ষ থেকে রহমত। আমরা নাফেকে জিজ্জেস করলাম, কিসের জন্য তারা বাইয়াত করেছিল; মৃত্যুর জন্য কি । তিনি জবাব দিলেন, না, বরং যুদ্ধে ধৈর্য ও স্থিরতার জন্য বাইয়াত করেছিলেন।

. ٢٧٤ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ زَيْدٍ قَالَ لَمَّا كَانَ زَمَنَ الْحَرَّةِ اَتَاهُ أَتِ فَقَالَ لَهُ انَّ الْبَنَ حَنْظَلَةَ يُبَايِعُ النَّاسَ عَلَى الْمَوْتِ فَقَالَ لا أَبَايِعُ عَلَى هُذَا اَحَدًا بَعْدَ رَسُوْلَ اللهِ عَنْ - ـ ـ رَسُوْلَ اللهِ عَنْ

২৭৪০ আবদুল্লাহ ইবনে **যায়েদ (রা) থেকে** বর্ণিত। তিনি বলেন, হার্রাহ দুর্ঘটনার সময় কোন একজন আগন্তুক তাঁ**র নিকট এসে জানালো যে, ইবনে হান্যালা লোকের নিকট** থেকে মৃত্যুর শপথ নিচ্ছেন। **একথা ডনে আবদুল্লাহ ইবনে যায়েদ বললেন, রস্**লুল্লাহ (স)- এর পর আমরা কারো নিকট থেকে **এরপ বাইয়াত** গ্রহণ করব না।

٢٧٤١ عَنْ سَلَمَةَ قَالَ بَايَعْتُ النَّبِيُّ عَدُلْتُ الِى ظلِّ الشَّجَرَةِ فَلَمَّا خَفَّ النَّاسُ قَالَ يَا ابْنَ الْأَكُوعِ الاَ تُبَايِعُ قَالَ قُلْتُ قَدَ بَايَعْتُ يَا رَسُولَ اللهِ خَفَّ النَّاسُ قَالَ يَا ابْنَ الْأَكُوعِ الاَ تُبَايِعُ قَالَ قُلْتُ قَدُ بَايَعْتُ يَا رَسُولَ اللهِ قَالَ وَايَضِنَا فَبَايَعْتُهُ الثَّانِيَةَ فَقُلْتُ لَهُ يَا أَبَا مُسْلِمٍ عَلَى آيِ شَيْئُ كُنْتُمْ تُبَايِعُ وَنَ فَلَا أَبَا مُسْلِمٍ عَلَى آيِ شَيْئُ كُنْتُمْ تُبَايِعُ وَنَ يَوْمَنذِ قَالَ عَلَى الْمَوْت .

২৭৪১. সালামা ইবনে আকওয়া (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নবী (স)-এর হাতে বাইয়াত (বাইয়াতে রেদওয়ান) গ্রহণের পর একটা বৃক্ষছায়ার নীচে গমন করলাম। লাকের ভিড় কমে গেলে তিনি (স) আমাকে বললেন, হে আকওয়ার বেটা ! তুমি কি বাইয়াত গ্রহণ করবে না ? আমি বললাম, হে আল্লাহর রসূল ! আমি তো বাইয়াত গ্রহণ করেছি। তিনি বললেন, পুনরায় কর। অতএব আমি ছিতীয়বার বাইয়াত করলাম। অধন্তন বর্ণনাকারী বলেন, আমি জিজ্ঞেস করলাম, হে আবু মুসলিম ! ঐদিন আপনারা কিসের জন্য বাইয়াত করেছিলেন ? তিনি জবাব দিলেন, মৃত্যুর জন্য।

٢٧٤٢ عَنْ اَنَسٍ يَقُولُ كَانَتَ الْأَنْصَارُ يَوْمَ الْخَنْدَقِ تَقُولُ : نَحْنُ النَّذِيْنَ بَايَعُوْا مُحَمَّدًا + عَلَى النَّجِهَادِ مَا حَيِبْنَا اَبَدَا –

فَاَجَابَهُمُ النَّبِيُّ ﷺ فَقَالَ اَللَّهُمُّ لاَ عَيْشَ الِاَّ عَيْشُ الْأَخِرَةِ فَاَكْــرِمِ الْاَنْصَارَ وَالْلُهَاجِرَةَ –

২৭৪২. আনাস ইবনে মালেক (রা) বলেন, খন্দকের যুদ্ধের দিন আনসারগণ বলতেন, আমরা মুহাম্মাদ (স)-এর হাতে শপথ নিয়েছি যে, যতদিন জীবিত থাকব, ততদিন জিহাদ করে যাব। তাদের কথার জবাবে নবী (স) বললেন, হে আল্লাহ! আখেরাতের সুখই প্রকৃত সুখ। অতএব তুমি আনসার ও মুহাজিরদেরকে সম্মান ও মর্যাদা দান কর।

٢٧٤٣ عَنْ مُجَاشِعِ قَالَ اَتَيْتُ النَّبِيُّ ﷺ اَنَا وَاَخِيْ فَقُلْتُ بَايِعْنَا عَلَى الْهِجْرَةِ
 فَقَالَ مَضْتِ الْهِجْرَةُ لَإِهْلِهَا فَقُلْتُ عَلاَمَ تُبَايِعُنَا قَالَ عَلَى الْإِسْلاَمِ وَالْجِهَادِ ـ

২৭৪৩. মুজাশে (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আমার ভাইকে সঙ্গে নিয়ে নবী (স)-এর কাছে গিয়ে বললাম, হিজরতের জন্য আমাদের থেকে বাইয়াত গ্রহণ করুন। তিনি বললেন, হিজরত তো মুসলিমদের জন্য শেষ হয়ে গিয়েছে। আমি বললাম, তাহলে কিসের জন্য আমাদের থেকে বাইয়াত গ্রহণ করবেন। তিনি বললেন, ইসলাম ও জিহাদের জন্য।

## ১১০-অনুন্দেদ **ঃ ইমাম লোকদের সামর্থ অনুনারী** কাজের নির্দেশ দিবে।

٢٧٤٤ عَنْ أَبِيْ وَائِلِ قَالَ قَالَ عَبُدُ اللهِ لَقَدُ اَتَانِي الْيُوْمَ رَجُلٌ فَسَأَلَنِيْ عَنْ امْرِ مَا دَرَيْتُ مَا اَرُدُ عَلَيْهِ فَقَالَ اَرَأَيْتُ زَجُلاً مُؤْدِيًا نَشْيِطًا يَخْرُجُ مَعَ أُمَرَائِنَا فِي الْمُوْدِيَّا نَشْيِطًا يَخْرُجُ مَعَ أُمَرَائِنَا فِي النَّهِيَ فَقَالَ اَرَأَيْتُ لَكُ وَاللهِ مَا اَدْرِيْ مَا أَثُولُ مَا اَثُولِيْ مَا اَدُرِيْ مَا اَقُولُ لَكَ الاَّ اَنَّا كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ فَعَسٰى أَنْ لاَ يَعْزِمَ عَلَيْنَا فِي آمْرِ الاَّ مَرَّةُ حَتَّى تَقْعَلَهُ وَإِنَّ اَحَدَكُمْ لَنَّ يَزَالَ بِخَيْرٍ مَا اِتَّقَى اللهَ وَإِذَا شَكَّ فِي نَفْسِهِ

شَنَى مِسَالًا رَجُلاً فَشَفَاهُ مِنْهُ وَآوَشَكَ آنْ لاَ تَجِدُوهُ وَالَّذِي لاَ اللهَ الاَّ هُوَ مَا آذُكُرُ مَا غَبَرَ مِنَ الدُّنْيَا الاَّ كَالتَّغُبِ شُرِبَ صَفُوهُ وَبَقِيَ كَذَرُهُ -

২৭৪৪. আবু ওয়ায়েল (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) বলেন, আজ আমার নিকটে এক ব্যক্তি এসে আমাদের একটি প্রশ্ন করলে তাকে আমি কোন জবাব দিতে পারিনি। লোকটি বলল, আমাকে বলুন, এক সম্পদশালী, অল্পক্জিত ও কর্মতৎপর লোক আমাদের নেতাদের সাথে জিহাদে গিয়ে আমাদের এমন কিছু আদেশ করে যা করার সামর্থ আমাদের নেই। আবদুল্লাহ (রা) বলেন, আমি তাকে বললাম, আল্লাহর শপথ ! আপনাকে জবাব দেয়ার মত কোন কিছু আমার জানা নেই। তবে আমরা নবী (স)-এর সাথে থাকতাম, তিনি আমাদেরকে একবারে কোন কাজের নির্দেশ দিতেন আর আমরা কাজটি সমাধা করে ফেলতাম। তোমরা প্রত্যেকেই যতদিন আল্লাহকে ভয় করবে ততদিন কল্যাণ ও শান্তিতে থাকবে। যখনই কারো অন্তরে সন্দেহ সৃষ্টি হবে, তখন এমন এক ব্যক্তিকে জিজ্জেস করে জেনে নেবে যে জবাব দিয়ে পূর্ণ সন্তুষ্টি বিধান করতে পারে। কিন্তু অচিরেই এরূপ কোন লোক তোমরা পাবে না। সেই সন্তার শপথ, যিনি ছাড়া আর কোন মাবুদ নেই ! এই পৃথিবীর যতটুকু অতীত হয়েছে সে সম্বন্ধে এছাড়া আর কিবলব যে, এটা একটা বৃহৎ জলাশয়ের মত যার স্বন্ধ পানিটুকু পান করা হয়েছে এবং ঘোলা পানিটুকু অবশিষ্ট রয়েছে।

১১১-অনুচ্ছেদ ঃ নবী (স) দিনের প্রথম ভাগে যুদ্ধ <del>ডরু</del> না করলে সূর্য না গড়ান পর্যন্ত বিলয় করতেন।

٥٤٧٠ عَنْ سَالِمِ أَبِي النَّضْرِ مَوْلَى عُمْرَ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ وَكَانَ كَاتَبًا لَهُ قَالَ كَتَبَ اللهِ عَبْدُ اللهِ عَبْدُ اللهِ بَنُ اَبِي اَوْفَى فَقَرَأَتُهُ اِنَّ رَسُولَ اللهِ عَبْدُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ ال

২৭৪৫. উমার ইবনে উবায়দুল্লাহর আযাদকৃত গোলাম এবং সেক্রেটারী সালেম আবুন নাযার (রা) বর্ণনা করেন, উমার ইবনে উবায়দুল্লাহর কাছে আবদুল্লাই ইবনে আবু আউফা পত্র প্রেরণ করেছিলেন যা আমিও পাঠ করেছি। (তাতে লেখা ছিল), একবার রস্লুল্লাই (স) শব্রুর বিরুদ্ধে কোন এক যুদ্ধে সূর্য ঢলে না পড়া পর্যন্ত অপেক্ষা করলেন। অতপর লোকদের সামনে দাঁড়িয়ে বললেন, হে লোকেরা ! শব্রুর বিরুদ্ধে (যুদ্ধক্ষেত্রে) লড়াইয়ের আকঙ্খা কর না, বরং আল্লাহর কাছে নিরাপত্তা প্রার্থনা কর এবং মুকাবিলা হলে ধৈর্যধারণ কর। জেনে রাখ, তরবারির ছায়াতলেই জান্লাত। এরপর তিনি দোআ করলেন, হে আল্লাহ! কিতাব নাযিলকারী, মেঘমালা পরিচালনাকারী এবং শব্রুদলকে পরাস্তকারী, তাদের পরাস্ত কর এবং তাদের বিরুদ্ধে আমাদের সাহায্য কর।

انَّمَا الْمُؤْمِنُوْنَ الَّذِيْنَ الْمَنُوْا بِاللهِ وَرَسُوْلِهِ وَاذَا كَانُوْا مَعَهُ عَلَى آمْرِ جَامِعِ لَمْ يَذُهُبُوْا حَتَّى يَسْتَأْذِنُوْهَ انِّ الَّذِيْنَ يَسْتَأْذِنُونَكَ ....... لِمَنْ شَيْتَ مَنْهُمُ وَ (النور - ٦٢)

"তারাই মুমিন যারা আল্লাহ ও তাঁর রস্লের ওপর বিশ্বাস স্থাপন করে এবং রস্লের সাথে সমষ্টিগত ব্যাপারে একত্র হলে তাঁর অনুমতি ব্যতীত সেখান থেকে চলে যায় না। যারা তোমার অনুমতি চায় তাঁরাই আল্লাহ ও তাঁর রস্লে বিশ্বাসী। কাজেই যখন তারা কোন কাজের জন্য তোমার কাছে বাইরে যাবার অনুমতি প্রার্থনা করে, তুমি চাইলে তাদের যাকে ইছা অনুমতি প্রদান কর।"—(সূরা আন নূর ঃ ৬২)

٢٧٤٦ - عَنْ جَابِر بْن عَبْد الله قَالَ غَزَوْتُ مَعَ رَسُوْل الله ﷺ قَالَ فَتَلاَحَقَ بِيَ النَّبِيُّ ﷺ عَفْ وَانَا عَلَى نَاضِعِ لَنَا قَدْ اَعْيَا فَلاَ يَكَادُ يَسِيْرُ فَقَالَ لَى مَا لَبَعيْرِكَ ا قَالَ قُلْتُ عَيِي قَالَ فَتَخَلُّفَ رَسُولُ اللَّه ﷺ فَرُجَرَهُ وَدَعَالَهٌ فَمَازَالَ بَيْنَ يَـدَى الْابِل قُدَّامَهَا يَسِيْرُ فَقَالَ لِي كَيْفَ تَرِي بَعِيْرَكَ قَالَ قُلْتُ بِخَيْرِ قَدْ اَصَابَتُهُ بَركَتُكَ قَالَ اَفَتَبِيْعُنِيْهِ قَالَ فَاسْتَحْيَيْتُ وَلَمْ يَكُنُ لَنَا نَاضِحٌ غَيْرُهُ قَالَ فَقُلْتُ نَعَمْ قَالَ فَبِعْنَيْهِ فَبِعْتُهُ ايَّاهُ عَلَى اَنَّ لَى فَقَارَ ظَهْرِهِ حَتَّى اَبُلُغَ الْلَدْيِنَةَ قَالَ فَقُلْتُ يَارَسُولُ الله انَّى عَسِرُوسٌ فَاسْتَاذَنْتُهُ فَأَذِنَ لَى فَتَقَدَّمْتُ النَّاسَ الْي الْمَدِيْنَةَ حَتَّى أَتَيْتُ الْمَديْنَةَ فَلَقَيْنِيْ خَالِيْ فَسَالَنِيْ عَنِ الْبَعِيْرِ فَاَخْبَرْتُهُ بِمَا صَبَنَعْتُ (بِه) فيه فَلاَمَنِيْ قَالَ وَقَدُ كَانَ رَسُولُ الله ﷺ قَالَ لَى حَيْنَ اشْيتَاذَنْتُهُ هَلْ تَزَوَّجْتَ بِكُرًا آمْ ثَيِّبًا فَقَلْتُ تَزَوَّجُتُ ثَيِّبًا فَقَالَ مَلْ لَاتَزَوَّجْتَ بِكُرًا تُلاَعبُهَا وَتُلاَعبُك قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّه تُوفِّي وَالدي اَو اسْتُشْهِدَ وَلَيْ اَخَوَاتٌ صِغَارٌ فَكَرِهْتُ اَنْ اَتَزَوَّجَ مِثْلَهُنَّ فَلاَ تُؤَدَّبُهُنَّ وَلاَ تَقُومُ عَلَيْهِنَّ فَتَزَوَّجُتُ ثَيِّبًا لِتَقُوْمَ عَلَيْهِنَّ وَتُؤدَّبَهُنَّ قَالَ فَلَمَّا قَدمَ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ الْمَدَيْنَةَ غَنَوْتُ عَلَيْهِ بِالْبَعِيْرِ فَأَعْطَانِيْ ثَمَنَهُ وَرَدَّهُ عَلَىَّ قَالَ الْمُغَيْرَةُ هٰذَا فِي فَضَائِنَا حَسَنَّ لاَ نَرِى بِهِ بَأْسًا \_

২৭৪৬. জাবের ইবনে আবদুল্লাহ (রা) বর্ণনা করেন, আমি নবী (স)-এর সাথে যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলাম। তিনি আমাকে অনুসরণ করে কাছে আসলেন। সেই সময় আমি

আমার পানি বহনকারী উটের পিঠে পানি বহন করছিলাম। উটটি ক্লান্ত হয়ে চলতে অক্ষম প্রায় হয়ে পড়েছিল। তিনি তা দেখে আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, তোমার উটের কি হলো ? জাবের বলেন, আমি বললাম, ক্লান্ত হয়ে পড়েছে। বর্ণনাকারী জাবের বলেন, অতপর রস্পুল্লাহ (স) উটটির পিছনে গিয়ে হাঁকালেন এবং দোআ করলেন। তারপর তিনি আমার উটের সামনে সামনে চলতে থাকলেন এবং বললেন, উটটিকে এখন কেমন মনে হচ্ছে ? জাবের বলেন, আমি বললাম, ভাল হয়ে গিয়েছে। উটটি আপনার বরকত লাভ করেছে। সেই সময় তিনি আমাকে বললেন, তুমি কি উটটি আমার নিকট বিক্রি করবে ? জাবের বলেন, (একথা ভনে) আমি লজ্জাবোধ করলাম। কারণ এটি ব্যতীত পানি বহন করার জন্য আমার আর কোন উট ছিল না। তবুও আমি বললাম, হাঁ বিক্রি করব। তিনি [নবী (স)] বললেন, আমার নিকট বিক্রি কর। জাবের বলেন, আমি তাঁর নিকট সেটিকে এ শর্তে বিক্রি করলাম যে, মদীনা পৌছা পর্যন্ত আমি তার পিঠে আরোহণ করব। তারপর আমি বললাম, হে আল্লাহর রসল ! আমি একজন সদ্য বিবাহিত ব্যক্তি। আমি (একট আগে চলে যাবার জন্য) আপনার কাছে অনুমতি প্রার্থনা করছি। তিনি আমাকে চলে যাবার অনুমতি দিলে আমি সকলের আগেই মদীনায় পৌছলাম। এই সময় আমার মামা আমার সাথে সাক্ষাত করলেন এবং উটের কথা জিজ্ঞেস করলেন। আমি উটটি সম্পর্কে সব কিছু তাঁকে জানালে তিনি আমাকে ডৎসনা করলেন। জাবের বলেন, আমি যখন রস্পুল্লাহ (স)-এর কাছ থেকে যাবার অনুমতি প্রার্থনা করলাম তখন তিনি জ্বিজ্ঞেস করলেন, তুমি কুমারী বিবাহ করেছ না বিবাহিতা নারীকে ? আমি বশশাম, বিবাহিতা নারীকে বিবাহ করেছি। (একথা খনে) তিনি বললেন, কুমারী বিবাহ করলে না কেন ? তাহলে তুমি তার সাথে খেলা করতে এবং সে তোমার সাথে খেলা করত। আমি বললাম, হে আল্লাহর রসূল ! আমার আব্বা ইন্তিকাল করেছেন অথবা শহীদ হয়েছেন এবং তিনি আমার অনেকণ্ডলো অম্পর্যাক্ষা বোন রেখে গিয়েছেন। ভাদের আদর যত্ন দিতে ও আদর শিখাতে অক্ষম এমন কোন অল্প বয়ন্ধা মেয়েকে বিবাহ করা আমি পসন্দ করিনি। সূতরাং আমি বিবাহিতা নারীকে বিবাহ করেছি যেন সে তাদের আদর যতু করতে পারে এবং আদব শিক্ষা দিতে পারে। জাবের বলেন, এরপর রসূলুল্লাহ (স) মদীনায় পৌছলে পরদিন সকালে আমি উটটি সহ তাঁর নিকট গমন করলে তিনি আমাকে উটের মূল্য প্রদান করলেন এবং উটটিও আমাকে ফিরিয়ে দিলেন। মুগীরা বলেন, এ ধরনের শর্ত করে বিক্রি করা আমাদের কাছে উত্তম। এতে কোন দোষ দেখি না।

১১৩-অনুচ্ছেদ ঃ সদ্য বিবাহিতা ব্যক্তির জিহাদে অংশ গ্রহণ। এ বিষয়ে জাবের নবী (স) থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন।

১১৪-অনুচ্ছেদ ঃ বাসর রাত্রির পর জিহাদে গমন। আবু ছ্যাইফা নবী (স) থেকে এ সংক্রোন্ত হাদীস বর্ণনা করেছেন।

১১৫-অনুচ্ছেদ ঃ ভীতি ও শঙ্কার সময় ইমামের (নেতার) তৎপরতা।

٢٧٤٧ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ كَانَ بِالْمَدِيْنَةِ فَزَعٌ فَرَكِبَ رَسُولُ اللهِ ﷺ فَرَسًا لاَبِي طَلْحَةً فَقَالَ مَا رَأَيْنَا مِنْ شَيْءٍ وَ إِنْ وَجَدْنَاهُ لَبَحْرًا ـ

২৭৪৭. আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত। এক সময় মদীনাতে ভীতি ও ত্রাস দেখা দেয়া রস্পুল্লাহ (স) আবু তালহার একটি ঘোড়ায় চড়ে গোটা মদীনা টহল দিলেন এবং পরে তিনি বললেন, আমি তো ভীতিপ্রদ কিছুই দেখতে পেলাম না। অবশ্য এই ঘোড়াটিকে নদীর স্রোতের ন্যায় দ্রুতগামী পেলাম।

১১৬-অনুচ্ছেদ ঃ ভীতিজ্ঞনক অবস্থায় দ্রুত চলা এবং দ্রুতগতিতে অশ্বচালনা করা।

٢٧٤٨ عَنْ اَنَسٍ بْنِ مَالِكِ قَالَ فَزِعَ النَّاسُ فَرَكِبَ رَسُولُ اللهِ ﷺ فَرَسًا لاَبِي طَلْحَة بَطِينًا ثُمَّ خَرَّجَ يَرْكُضُ وَحُدَهُ فَرَكِبَ النَّاسُ يَرْكُضُونَ خَلْفَهُ فَقَالَ لَمْ تُراعُوا النَّاسُ يَرْكُضُونَ خَلْفَهُ فَقَالَ لَمْ تُراعُوا النَّهُ لَبَحْدٌ (قَالَ) فَمَا سُبِقَ بَعْدَ ذُالِكَ الْيَوْمِ ـ

২৭৪৮. আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত। এক সময় লোকেরা ভীতসম্ভন্ত হয়ে পড়লে রস্পুল্লাহ (স) আবু তালহার ধীরগতি সম্পন্ন একটি অশ্বে আরোহণ করলেন এবং পা মেরে (অশ্বটিকে দ্রুত চালিয়ে) বের হলেন। পরে অন্যান্য লোকেরাও পা মেরে অশ্বচালনা করে তার পেছনে পেছনে বের হলো। অতপর নবী (স) বললেন, ভর পেয়ো না ; ভয়ের কোন কারণ নেই। ঘোড়াটি তো নদীর স্রোতের মত সাবলীল গতিসম্পন্ন। আনাস ইবনে মালেক (রা) বলেন, ঐদিনের পর আর কোন দিন ঘোড়াটি পেছনে পড়েনি।

১১৭-অনুচ্ছেদ ঃ ভীতিজ্বনক পরিস্থিতিতে একাকী বের হওয়া।

১১৮-অনুন্দেদ ঃ আল্লাহর পথে পারিশ্রমিক<sup>২৮</sup> প্রদান ও সওয়ারী জল্প সরবরাহ করা।
মৃদ্ধাহিদ বর্ণনা করেন, আমি ইবনে উমারকে বললাম, যুদ্ধে চলুন। জবাবে তিনি
বললেন, আমার অর্থের একাংশ দিয়ে এ ব্যাপারে আমি আপনাকে সাহায্য করব।
আমি বললাম, আল্লাহ আমাকে যথেষ্ট (সম্পদ) দান করেছেন। (এ কথা তনে) তিনি
বললেন, তোমার প্রাচুর্য তোমারই থাক। আমি তথু চাই আমার সম্পদের কিছু অংশ এ
পথে ব্যারিত হোক। উমার (রা) বলেছেন, কিছুসংখ্যক লোক জিহাদ করার জন্য
(বাইতুল মাল থেকে) অর্থসম্পদ সংগ্রহ করে; কিছু পরে জিহাদে গমন করে না।
যারা এরূপ করবে, আমরাই তাদের সম্পদের বেশী হকদার। তাদের নিকট থেকে
আমরা ঐ পরিমাণ অর্থ ফিরিয়ে নেব।তাউস ও মৃক্ষাহিদ বলেন, যখন তোমাকে কোন
বন্ধু এ উদ্দেশ্যে প্রদান করা হয় যে, তার বিনিময়ে তুমি আল্লাহর পথে জিহাদ করতে
বের হবে তখন সে অর্থ তুমি নিজ ইচ্ছামত ব্যয় কর এবং বাড়িতেই রেখে দাও।

٢٧٤٩ عَنْ عُمَرَ بْنُ الْخَطَّابِ قَالَ حَمَلْتُ عَلَى فَرَسٍ فِي سَبِيْلِ اللهِ فَرَأَيْتُهُ إِينَا عُلَى فَرَسٍ فِي سَبِيْلِ اللهِ فَرَأَيْتُهُ إِينَا عُ فَسَالُاتُ النَّبِيِّ ﷺ أَشْتَرِيهِ فَقَالَ لاَ تَشْتَرِهِ وَلاَ تَعُدُ فِي صَدَقَتِكَ ـ

২৭৪৯. উমার ইবনুল খাত্তাব (রা) থেকে বর্ণিত। আমি আরোহণের জন্য আল্লাহর পথে (জিহাদ করার উদ্দেশ্যে) একটি ঘোড়া প্রদান করলাম। পরে দেখলাম, সেটাকে বিক্রি করা

২৮. এখানে যে পারিশ্রমিকের কথা বলা হয়েছে তা হচ্ছে : এক ব্যক্তি বার উপর জিহাদ ওয়াজিব হয়নি তিনি জিহাদে অংশগ্রহণকারীকে সাহায্য করে সওয়াব হাসিল করার উদ্দেশ্যে তাকে যে অর্থ দেন। অথবা নিজের পক্ষ খেকে এক ব্যক্তির ব্যয়ভার বহন করে তাকে জিহাদে পাঠান।—সম্পাদক

হচ্ছে। আমি নবী (স)-কে জিজ্ঞেস করলাম যে, আমি সেটা খরিদ করব কি না। তিনি বললেন, ওটা খরিদ করো না এবং তোমার সাদকাকে (খরিদ করে হলেও) ফেরত নেয়ার ব্যবস্থা করো না।

. ٢٧٥- عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمْرَ اَنَّ عُمْرَ ابْنَ الْخَطَّابِ حَمَلَ عَلَى فَرَسِ فِيْ سَبْلِ اللهِ عَنْ عَبْدَ اللهِ عَنْ عَلَى فَرَسِ فِي سَبْلِ اللهِ فَوَجَدَهُ يُبَاعِ فَاَرَادَ اَنْ يَبْتَاعَهُ فَسَالَ رَسُولًا اللهِ عَنْ فَقَالَ لاَ تَبْتَعُهُ وَسَالَ رَسُولًا اللهِ عَنْ فَقَالَ لاَ تَبْتَعُهُ وَلاَ تَعُدُ فَيْ صَدَقَتكَ ـ

২৭৫০. আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। উমার ইবনুল খান্তাব (রা) একটি ঘোড়া আল্লাহর পথে দান করলেন। তারপর সেটাকে বিক্রি হতে দেখে খরিদ করার ইচ্ছা করলেন। তিনি এ সম্পর্কে রসৃশুল্লাহ (স)-কে জিজ্ঞেস করলে তিনি বললেন, ওটি খরিদ করো না এবং (এভাবে) তোমার সাদকা ফিরিয়ে নিয়ো না।

٢٧٥١ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنَى أَوْلاَ أَنْ اَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ سَرِيَّةً وَلَكِن لاَ اَجِدُ حَمُولَةً وَلاَ اَجِدُ مَا اَحْمِلُهُمْ عَلَيْهِ وَيَشُونُ عَلَى أَمْ اللهِ عَلَيْهِ وَيَشُونُ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ وَيَشُونُ عَلَيْهِ وَيَشُونُ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ اللهِ فَقُتُلُتُ ثُمَّ الْحَيِيْتُ عَلَى اللهِ فَقَتُلُتُ ثُمَّ الْحَيِيْتُ لَمْ قَتُلْتُ ثُمَّ الْحَيِيْتُ لَا اللهِ فَقَتْلُتُ ثُمَّ الْحَيِيْتُ لَا اللهِ فَقَتْلُتُ ثُمَّ الْحَيِيْتُ لَمْ اللهِ فَقَتْلُتُ ثُمَّ الْحَيْثِةُ لَا اللهِ فَقَتْلُتُ ثُمَّ الْحَيْثِةُ لَا اللهِ فَقَتْلُتُ ثُمَّ الْحَيْثِة لَا اللهِ فَقَتْلُت ثُمَّ اللهِ فَقَتْلُت ثُمَّ الْحَيْثِة لَا اللهِ فَقَتْلُت لَكُونَ لا اللهِ فَقَتْلُت لَمْ اللهِ فَقَتْلُت اللهِ فَلْ اللهِ فَقَتْلُت اللهِ فَقَتْلُت اللهِ فَقَتْلُت اللهِ فَقَتْلُت اللهِ فَقَدْلُت اللهِ اللهِ فَقَدْلَتُ اللهُ إِلَّالِهُ إِلَّالِهُ إِلَيْمُ اللهِ فَقَدْلُتُ اللهِ اللهِ اللهِ فَقَدْلُت اللهِ اللهِل

২৭৫১. আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। রস্পুল্লাহ (স) বলেছেন, যদি আমার উন্মতের জন্য কষ্টকর মনে না করতাম, তাহলে (জ্বিহাদে গমনকারী) কোন ক্ষুদ্র সেনাদল থেকেও আমি পিছিয়ে থাকতাম না। কিছু আমি সকলের আরোহণ উপযোগী যথেষ্ট সংখ্যক সওয়ারী জছু সংগ্রহ করতে পারি না। অথচ তাদেরকে পেছনে ফেলে রেখে যাওয়াও আমার জন্য পীড়াদায়ক। আমার ইচ্ছা হয় আমি আল্লাহর পথে লড়াই করে নিহত হই। তারপর জীবিত হয়ে আবার লড়াই করি এবং নিহত হয়ে আবার জীবিত হয় ।২৯

১১৯-অনুন্দেদ ঃ জিহাদের জন্য মজুর রাখা (অর্থের বিনিময়ে লোক সংগ্রহ করে জিহাদে প্রেরণ বা ব্যক্তিগত সেবার লাগানো)। হাসান ও ইবনে সীরীনের মতে, মজুরকে গনীমতের অংশ প্রদান করতে হবে। আভিয়াহ ইবনে কায়েস একটি ঘোড়ার অংশ অর্থেক করে গ্রহণ করেছিলেন। ঘোড়ার অংশ হয়েছিল চার শত দিনার। তিনি বিজ্ঞানু শত এবং ঘোড়ার মালিককে দু'শত দিনার প্রদান করেছিলেন।

٢٧٥٢ - عَنْ صَفْوَانَ بُنِ يَعْلِى عَنْ اَبِيهِ قَالَ غَزَوْتُ مَعَ رَسُولُ اللهِ اللهِ عَزُوَةَ تَبُوكَ فَحَمَلُتُ عَلَى بَكْرِ فَهُوَ اَوْتُقُ (اَجْمَالِي) اَعْمَالِي فِي نَفْسِي فَاسْتَاجَرْتُ اَجِيْرًا

২৯. আ**ন্নাহর পথে লড়াই করা এক উত্তম** ও মহান কাজ যে, এর জন্য একটা মানুষের তার জীবন পর্যন্ত বিলিয়ে দেয়া **টুটিত। তথু তাই নর, প্রাণ দানের** সুযোগ যদি কোন সময় আসে, আর বার বার প্রাণ লাভ করা যায়, তাহলে প্রতিবার এ জন্য প্রাণ দান করা বেভে পারে। আন্নাহর পথে প্রাণ দানের এই গুরুত্ব ও মর্যাদাকে সামনে রেখেই নবী (স) উপরোক্ত কথাতলো বলেছেন।

فَقَاتَلَ رَجُلاً فَعَضَّ اَحَدُهُمَا الْأَخَرَ قَانْتَزَعَ يَدَهُ مِنْ فِيهُ وَنَزَعَ ثَنيَّتَهُ فَاتَى النَّبِيُّ عَنَّ فَاهْدَرَهَا فَقَالَ اَيَدُفَعُ يَدَهُ اللَّكَ فَتَقَصْمُهَا كَمَا يَقَضَمُ الْفَحْلُ \_

২৭৫২.সাফওয়ান ইবনে ইয়া'লা (রা) তার পিতা থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেছেন, আমি রসূলুল্লাহ (স)-এর সাথে তাবৃক যুদ্ধে শরীক ছিলাম। তথন আমি একটি জোয়ান উটের পিঠে আরোহণ করেছিলাম। আমার নিকট এটাই ছিল (যুদ্ধে অংশগ্রহণ) আমার সবচাইতে উত্তম সওয়াব। তথন আমি একজন লোককে মজুর রেখেছিলাম। সে অন্য একটা লোকের সাথে ঝগড়া করতে করতে তাদের একজন অন্য জনের হাত কামড়ে ধরে। দ্বিতীয় লোকটি দ্রুত তার হাত টেনে বের করতে গেলে অপর লোকটির সামনের দাঁত ভেঙে যায়। লোকটি (দাঁত ভাঙা লোকটি) নবী (স)-এর নিকট অভিযোগ নিয়ে আসলে তিনি মামলাটি বাতিল করে দেন এবং বলেন, তুমি কি মনে কর সে তোমার মুখের মধ্যে হাত ধরে রাখত এবং তুমি উটের মত তা চিবাতে থাকতে ?

১২০-অনুচ্ছেদ ঃ নবী (স)-এর পতাকা সম্বন্ধে বা বলা হয়েছে।

٣٧٥٣ عَنْ ثَعْلَبَةَ بْنِ اَبِي مَالِكِ الْقُرَظِيِّ اَنَّ قَيْسَ بْنَ سَعْدٍ الْاَنْصَارِيِّ وَكَانَ صَاحِبَ لِوَاءِ رَسُولُ اللهِ عَيَّ اَرَادَ الْحَجَّ فَرَجَّلَ ـ

২৭৫৩. ছালাবা ইবনে আবু মালেক কুরাযী (রা) থেকে বর্ণিত। রস্লুল্লাহ (স)-এর পতাকা বহনকারী কায়েস ইবনে সা'দ আনসারী হচ্ছ আদায়ের ইচ্ছা করলে এহরামের পূর্বে আঁচড়ে ছিলেন।

٢٧٥٤ عَنْ سَلَمَةً بْنِ الْأَكْرَعِ قَالَ كَانَ عَلِيٌّ تَخَلَّفَ عَنِ النَّبِيِ عَلَى فَيَ خَيْبَرَ وَكَانَ بِهِ رَمَدٌ فَقَالَ اَنَا اَتَخَلَّفُ عَنْ رَسُولُ اللهِ عَلَى فَخَرَجَ عَلَى فَلَحِقَ بِالنَّبِيِّ فَكَانَ بِهِ رَمَدٌ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَى فَلَحقَ بِالنَّبِيِّ فَلَحقَ بِالنَّبِيِّ فَلَمَّا كَانَ مَسَاءَ اللَّيْلَةِ الَّتِي فَتَحَهَا فِي صَبَاحِهَا فَقَالَ رَسُولُ الله عَنْ لَاعُطِينَ الرَّايَةَ اَوْ قَالَ لَيَاخُذُنَ غَدًا رَجُلُّ يُحِبُّهُ الله وَرَسُولُهُ اَوْ قَالَ يُحِبُّ الله وَرَسُولُهُ اَوْ قَالَ يُحِبُّ الله وَرَسُولُهُ اَوْ قَالَ يُحِبُّ الله وَرَسُولُهُ الله عَلَيْهِ فَاذَا نَحْنُ بِعَلِي وَمَا نَرْجُوهُ فَقَالُوا هٰذَا عَلِي فَاعَطَاهُ رَسُولُ الله عَنْ تَفَتَحُ الله عَلَيْهُ عَلَيْه ـ

২৭৫৪. সালামাহ ইবনে আকওয়া (রা) থেকে বর্ণিত। (চক্ষু পীড়ার কারণে) আলী (রা) খায়বার যুদ্ধে (প্রথম দিকে) অংশগ্রহণ হতে বিরত ছিলেন। তিনি (আলী) বলেছিলেন, আমি কি রস্লুল্লাহ (স)-এর (সাথে যুদ্ধে না গিয়ে) পেছনে থেকে যাব। অতপর হযরত আলী (রা) (এই যুদ্ধে অংশগ্রহণের জন্য) বের হয়ে নবী (স)-এর সাথে মিলিত হলেন। যে ভাবে তিনি [নবী (স)] খায়বার জয় করলেন তার পূর্ব সন্ধ্যায় বললেন, আগামী সকালে এমন এক ব্যক্তি পতাকা গ্রহণ করবে (অথবা এমন ব্যক্তিকে পতাকা দান করব) যাকে আল্লাহ ও তাঁর রস্ল ভালবাসেন (অথবা তিনি আল্লাহ ও তাঁর রস্লকে ভালবাসেন) এবং

তার হাতে আল্লাহ বিজয় দান করবেন। ইতিমধ্যে আমরা অপ্রত্যাশিতভাবে হযরত আলী (রা)-কে দেখতে পেলাম। সবাই বলে উঠল এই তো আলী আগমন করেছেন। অতপর রস্লুল্লাহ (স) তাঁকেই পতাকা প্রদান করলেন এবং তাঁর হাতেই আল্লাহ বিজয় দান করলেন।

٣٧٥٠ عَنْ نَافِعِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ سَمِعْتُ الْعَبَّاسَ يَقُولُ لِلزَّبَيْرِ هَاهُنَا اَمَرَكَ النَّبِيُّ الْأَبَيْرِ هَاهُنَا اَمَرَكَ النَّبِيُّ اَنْ تَرْكُزَ الرَّايَةَ ـ

২৭৫৫. নাফে ইবনে যুবায়ের (রা) বর্ণনা করেন, আমি শুনেছি, আব্বাস মক্কা বিজয়ের সময় যুবায়েরকে বলেছেন, এই খানেই তো নবী (স) আপনাকে পতাকা উত্তোলনের জন্য নির্দেশ দিয়েছিলেন।

১২১-অনুচ্ছেদ ঃ নবী (স)-এর বাণী ঃ ভীতিজ্ঞনক অবস্থা সৃষ্টি করে আমাকে এক মাসের দূরতু থেকে সাহায্য করা হয়েছে।

#### আপ্রাহর বাণী ঃ

سَنُلْقِيْ فِيْ قُلُوْبِ الَّذِيْنَ كَفَرُوا الرَّعْبَ بِمَا اَشْرَكُوا بِاللهِ مَا لَمْ يَنْزِلُ بِهِ سلُطَانًا - (ال عمران) -

"শীঘ্রই আমি কাফেরদের হৃদয়ে জীতি সঞ্চার করে দেব। কেননা তারা আল্লাহর সাথে শরীক করেছে, যে বিষয়ে তাদের কাছে কোন প্রমাণ নেই।" (সূরা আলে ইমরান ঃ ১৫১) জাবের (রা) নবী (স) থেকে এতদসংক্রোম্ভ হাদীস বর্ণনা করেছেন।

٢٧٥٦ عَنْ آبِي هُرِيْرَةَ آنَّ رَسُولَ اللهِ قَالَ بُعِثْتُ بِجُوَامِعِ الْكَلِمِ وَنُصِرْتُ بِالرَّعْبِ فَبَيْنَا آنَا نَائِمٌ ٱتَيْتُ بِمَفَاتِيْحِ خَزَائِنِ الْأَرْضِ فَرُضِعَتْ فِي يَدِي قَالَ اللهُ هُرَيْرَةَ وَقَدْ ذَهَبَ رَسُولُ الله ﷺ وَٱنْتُمْ تَنْتَتُونَهَا \_

২৭৫৬ আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (স) বলছেন, আমি ব্যাপক অর্থবাধক সংক্ষিপ্ত কথা বলার ক্ষমতাসহ প্রেরিত হয়েছি এবং ভীতি সঞ্চার দ্বারা সাহায্যপ্রাপ্ত হয়েছি। আমি নির্দ্রিত ছিলাম, এমন সময় আমার হাতে পৃথিবীর সমস্ত ধনভাভারের চাবি প্রদান করা হলো। আবু হুরাইরা (রা) বলেন, রস্লুল্লাহ (স) তো প্রস্থান করেছেন, কিন্তু তোমরা উক্ত ধনভাভার বের করে নিচ্ছ। ৩০

٢٧٥٧ - عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ اَخْبَرَهُ اَنَّ اَبَا سَفْيَانَ اَخْبَرَهُ اَنَّ هِرَقْلَ اَرْسَلَ الِيهِ وَهُمْ بِالْلِيَّاءَ ثُمَّ دَعَا بِكِتَابِ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ فَلَمَّا فَرَغَ مِنْ قِرَأَةِ الْكَتَابِ كَثْرَ

৩০. এ নিদ্রার মধ্যে নবী সাল্লাল্লান্থ আলাইহি ওয়া সাল্লামকে এ সুসংবাদ দেয়া হয়েছিল যে, আপনার উন্নাত ও অনুসারীরা দুনিয়ায় দু'টি বৃহত্তম সাম্রাক্তা জয় করবে এবং তাদের অর্থ তাপ্তর অধিকার করবে। কাজেই পরবর্তী পর্যায়ে মুসলমানরা ইরান ও রোম সাম্রাক্তা দখল করে এবং তাদের অর্থ সম্পদ মুসলমানদের হাতে এসে যায়।

২৭৫৭. ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত আছে, আবু সুফিয়ান তাঁকে জানিয়েছেন, তিনি (আবু সুফিয়ান) যখন ইলিয়াতে অবস্থান করছিলেন, সেই সময় হিরাক্লিয়াস তাঁর দূতের মাধ্যমে তাঁকে ডেকে পাঠালেন এবং রস্লুল্লাহ (স)-এর (পবিত্র) চিঠি নিয়ে পাঠ করলেন। চিঠি পড়া শেষ হলে তার চারপাশে হৈচৈ ও চীংকার শুরু হলো। এ সময় আমাদের সকলকে বের করে দেয়া হলো। আবু সুফিয়ান বলেন, আমাদেরকে বের করে দেয়া হলে আমি আমার সংগীদেরকে বললাম, ইবনে আবু কাবশার<sup>৩১</sup> [রস্লুল্লাহ (স)] কাজ তো এখন অনেক বিস্তৃতি লাভ করল। রোমের বাদশাহও এখন তাঁকে ভয় করতে শুরু করেছে।

১২২-অনুচ্ছেদ ঃ জিহাদের সফরে পাথেয় বহন করে নিয়া। আল্লাহর বাণী ঃ

وَتَزَوَّدُوا فَانَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى وَاتَّقُونِ يَا أُولِي الْاَلْبَابِ - (البقرة)

"তোমরা পাথেয় সঞ্চয় কর। সর্বাপেকা উত্তম পাথেয় হচ্ছে তাকওয়া বা আল্লাহডীতি। আর হে বোধ সচেতন ব্যক্তিগণ, আমাকে ভয় কর।" –(আল বাকারা ঃ ১৯৭)

٢٧٥٨ عَنْ اَسْمَاءَ قَالَتْ صَنَعْتُ سَفْرَةَ رَسُولِ اللهِ ﴿ فَي بَيْتِ اَبِي بَكْرٍ حِيْنَ اَرَادَ اَنْ يُهَاجِرَ اللهِ الْمَدِيْنَةِ قَالَتْ فَلَمْ نَجِدُ لِسَفْرَتِهِ وَلاَ لِسِقَائِهِ مَا نَرْبُطُهُمَا بِهِ فَقَلْتُ لاَبِيْ بَكْرٍ وَاللهِ مَا اَجِدُ شَمَىءًا اَرْبِطُ بِهِ الاَّ نِطَاقِي قَالَ فَشُقَيْهِ بِاَثْنَيْنِ فَقَلْتُ لاَبِي بَكْرٍ وَاللهِ مَا اَجِدُ شَمَىءًا اَرْبِطُ بِهِ الاَّ نِطَاقِي قَالَ فَشُقَيْهِ بِاَثْنَيْنِ فَالْدِيهِ إِلاَّ نِطَاقَيْنَ دَاتُ النَّطَاقَيْنِ ـ فَارْبِطِيهِ بِوَاحِدٍ السَّقُاءَ وَبِالاَخْرِ السَّفْرَةَ فَفَعَلْتُ فَلْبِذَ لِكَ سَمُيِّتُ ذَاتُ النَّطَاقَيْنِ ـ

২৭৫৮. আসমা (রা) বর্ণনা করেন, রস্লুল্লাহ (স) মদীনায় হিজরতের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলে আমি আবু বাকরের গৃহে তাঁর পথের খাদ্য প্রস্তুত করে দিয়েছিলাম। তিনি বলেন, তাঁর সফরের খাদ্য ও পানীয় বাঁধার মত কোন রিশ না পেয়ে আবু বাকরকে বললাম, আল্লাহর শপথ! আমার কোমরবন্ধ ছাড়া ঐগুলো বাঁধার জন্য আমি আর কিছুই দেখছি না। তিনি বললেন, ওটাকে ছিঁড়ে দু ভাগ করে একভাগ দ্বারা পানির পাত্র (মশক) এবং অপর ভাগ দ্বারা খাদ্যের পাত্র বাঁধ। আমি তাই করলাম। আর এ জন্যই আমাকে দু টি বন্ধ্বওরে অধিকারিণী বলা হতো।

٣٧٥٩ - عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ كُنَّا نَتَزَوَّدُ حُلُوْمَ الْآضَاحِيِّ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ عِيْدً اللهِ قَالَ كُنَّا نَتَزَوَّدُ حُلُوْمَ الْآضَاحِيِّ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ عِيْدً اللهِ الْمَدِيْنَةِ -

৩১. আসলে আবু কাব্শা নবী সাপ্রাপ্তান্থ আলাইহি ওয়া সাল্লামের পিতার নাম ছিল না। বরং উপহাস করেই আবু সুফিয়ান এ শব্দ ব্যবহার করেন।

২৭৫৯. জাবের ইবনে আবদুল্লাহ (রা) বর্ণনা করেন, রস্**দুল্লাহ (স)-এর সময়** আমরা কোরবানীর গোশত মদীনায় বহন করে নিয়ে যেতাম।

٢٧٦٠ عَنْ سُويْدِ بْنِ النَّعْمَانِ اَخْبَرَهُ اَنَّهُ خَرَجَ مَعَ النَّبِيِ عَلَّ عَامَ خَيْبَرَ حَبِينَ اِذَا كَانُوا بِالصَّهْبَاءِ وَهِيَ مِنَ خَيْبَرَ وَهِيَ اَدُنَى خَيْبَرَ فَصَلُوا الْعَصْرَ خَيْبَرَ اللَّهِيُّ اللَّا بِسَوِيْقِ فَلُكُنَا فَاكَلْنَا وَشَرِيْنَا فَدَعَا النَّبِيُ اللَّهِي الْآطِعمَة فَلَمْ يُؤْتَ النَّبِيُ اللَّا بِسَوِيْقِ فَلُكُنَا فَاكَلْنَا وَشَرِيْنَا فَدَعَا النَّبِي اللَّهُ عِلَى اللَّهِي اللَّهُ عَلَى اللَّهِ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ الللللللللْمُ اللَّلَّةُ اللللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللللللْمُ اللللللللْمُ اللللللْمُ الللللللللْمُ الللللللللللللللللللللللللللللِمُ اللللل

২৭৬০. সুওয়াইদ ইবনে নুমান (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি খায়বার যুদ্ধের বছরে রস্লুল্লাহ প্রি)-এর সাথে খায়বার গমন করেছিলেন। তারা খায়বার সন্নিকটবর্তী সাহবা নামক একটি জায়গাতে উপনীত হলে আসরের নামায পড়লেন। এরপর নবী (স) খাবার চাইলে তাঁকে ছাতৃ ভিন্ন আর কিছুই দেয়া গেল না। আমরা তা চিবিয়ে চিবিয়ে খেয়ে পানি পান করলাম। খাওয়ার পরে নবী (স) উঠে কুলি করলে আমরাও কুলি করলাম এবং সকলে মিলে নামায পড়লাম।

২৭৬১. সালামা (রা) থেকে বর্ণিত। এক সময় যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী লোকদের খাদ্যসন্থার প্রায় নিঃশেষ হয়ে গেলে তারা নবী (স)-এর কাছে এসে উট জবেহ করার অনুমতি চাইল তিনি তাদেরকে অনুমতি প্রদান করলেন। পরে উমার তাদের কাছে আগমন করলে তারা তাঁকে সবকিছু অবহিত করল। তিনি বললেন, এই উটগুলোর পরে তোমাদের কাছে আর কি থাকবে । ত্ব তিনি রস্লুল্লাহ (স)-এর নিকট গিয়ে বললেন, হে আল্লাহর রস্ল ! এ উটগুলোর পরে তাদের কাছে আর কি থাকছে । (একথা গুনে) রস্লুল্লাহ (স) বললেন, লোকদেরকে অবশিষ্ট খাদ্য সামগ্রীসহ আসতে বল। পরে (লোকেরা আসলে) তিনি দোআ করে খাদ্যে বরকত কামনা করলেন। এরপর সকলকে পাত্রসহ আসার নির্দেশ দিলেন। লোকেরা দু হাত ভরে তাদের পাত্রগুলো পূর্ণ করে নিলে রস্লুল্লাহ (স) বললেন, আমি সাক্ষ্য প্রদান করছি যে, আল্লাহ ছাড়া কোন প্রভু নেই, আর আমি তাঁর রস্ল।

১২৩-অনুচ্ছেদ ঃ নিজের কাঁধে সফরের পাথেয় বহন করা।

৩২, কারণ এরপর তো তোমাদের এত দীর্ঘ পথ পাড়ি দিতে হবে এবং পায়ে হেঁটে কি তা সম্ভব হবে ? –সম্পাদক

٢٧٦٢ عَنْ جَابِرِ قَالَ خَرَجْنَا وَنَحْنُ ثَلاَتُمائَة نَحْمِلُ زَادَنَا عَلَى رِقَابِنَا فَفَنِي زَادُنَا حَتَّى كَانَ الرَّجُلُ مِنَّا يَأْكُلُ فِي كُلِّ يَوْمُ تَمرَةً قَالَ رَجُل يَا أَبَا عَبْدِ اللهِ وَالنَّا حَتَّى كَانَ الرَّجُلُ مِنَّ الرَّجُلِ قَالَ لَقَدْ وَجَدُنَا فَقْدَهَا حَيْنَ فَقَدْنَاهَا حَتِّى أَتَيْنَا الْبَحْرَ فَإِذَا حُوْتً قَدْ قَدْفَهُ الْبَحْرُ فَآكَلْنَا مِنْهَا ثَمَانِيَةً عَشَرَ يَوْمًا مَا آحُبَبْنَا .
 اتَيْنَا الْبَحْرَ فَإِذَا حُوْتً قَدْ قَدْفَهُ الْبَحْرُ فَآكَلْنَا مِنْهَا ثُمَانِيَةً عَشَرَ يَوْمًا مَا آحُبَبْنَا .

২৭৬২. জাবের (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক সময় আমরা এক যুদ্ধ অভিযানে বের হলাম। আমরা তিনশ' লোক প্রত্যেকের মালপত্র নিজেদের কাঁধে বহন করে যাত্রা করলাম। (কিছুদিন পর) পাথেয় নিঃশেষ হয়ে গেলে আমরা প্রত্যেকে প্রতিদিন একটি করে খেজুর খেয়ে দিন কাটাতে লাগলাম। এক ব্যক্তি এসে বলল, হে আবু আবদুল্লাহ, একটা খেজুর একটা মানুষের কি যথেষ্ট হতে পারে ? তিনি বললেন, একটি খেজুরও যখন পাইনি, তখন তার মূল্য অনুভব করেছি। এমতাবস্থায় আমরা সমুদ্রোপক্লে উপনীত হলে সমুদ্র তার তীরে একটি (খুব বড়) মাছ নিক্ষেপ করল, যা আমরা আঠার দিন পর্যন্ত আমাদের ইচ্ছা ও পসন্দমত খেয়েছিলাম।

১২৪-অনুচ্ছেদ ঃ কোন মেয়ে তার ভাইয়ের পেছনে একই সওয়ারী জন্তুর পিঠে আরোহণ করা।

٢٧٦٣ عَنْ عَائِشَةَ اَنَّهَا قَالَتْ يَا رَسُوْلَ اللهِ يَرْجِعُ اَصْحَابُكَ بِإَجِرِ حَجَّ وَعُمْرَةٍ وَلَمْ اَرْدُ عَلَى الْحَجِّ فَقَالَ لَهَا إِذْهَبِي وَلِيرُدُفُكِ عَبْدُ الرَّحُمٰنِ فَاَمَرَ عَبْدَ الرَّحُمٰنِ اللَّهُ عَبْدُ الرَّحُمٰنِ فَاَمَرَ عَبْدَ الرَّحُمٰنِ الرَّحُمٰنِ الرَّحُمٰنِ الرَّحُمٰنِ اللهِ عَبْدُ الرَّحُمٰنِ عَبْدَ الرَّحُمٰنِ عَبْدَ الرَّحُمٰنِ اللهِ عَبْدُ الرَّحُمٰنِ عَبْدَ الرَّحُمٰنِ عَبْدَ الرَّحُمٰنِ اللهِ عَبْدُ الرَّحُمٰنِ عَبْدَ الرَّحُمٰنِ عَبْدَ الرَّحُمٰنِ عَبْدَ الرَّحُمٰنِ اللهِ عَلَى مَكَّةَ حَتَّى جَاءَتُ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى مَكَّةً حَتَّى جَاءَتُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ ا

২৭৬৩. আরেশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বললেন, হে আল্লাহর রসৃল ! আপনার সাহাবারা হচ্জ এবং উমরাহ পালনের সওয়াবসহ ফিরে যাচ্ছে; অথচ আমি ওধু হচ্জ সম্পাদন করে ফিরছি। (একথা ওনে) তিনি [নবী (স)] আয়েশা (রা)-কে বললেন, যাও আবদুর রহমান<sup>৩৩</sup> তোমাকে তার সওয়ারী জস্তুর পিঠে পেছনে বসিয়ে নেবে। তিনি আবদুর রহমানকে তানঈ'ম থেকে আয়েশা (রা)-কে উমরাহ করানোর নির্দেশ দিলেন এবং আয়েশা (রা) না ফেরা পর্যন্ত মক্কার উচ্চভূমিতে তাঁর জন্য অপেক্ষা করলেন।

٢٧٦٤ عَنْ عَبْدِ الرَّحُمٰنِ بْنِ اَبِي بَكْرٍ الصَّدِّيْقِ قَالَ اَمَرَنِي النَّبِيُّ عَيْ اَنْ النَّبِيُّ عَيْ اَنْ النَّبِيِّ اَنْ النَّبِيِّ اَنْ النَّبِيِّ الْمَانِيَةِ وَاعْمِرَهَا مِنَ التَّنْعِيْمِ ـ

২৭৬৪. হযরত আবু বাকর সিদ্দীকের পুত্র আবদুর রহমান (রা) বর্ণনা করেন, নবী (স) (আমার বোন) আয়েশা (রা)-কে আমার সওয়ারীর পিঠে পেছনে বসিয়ে তানঈ'ম থেকে উমরাহ আদায় করানোর জন্য আমাকে নির্দেশ দিয়েছিলেন।

১২৫-অনুন্দেদ ঃ হচ্ছ ও জিহাদে একই সওয়ারীতে দু'জনের আরোহণ করা।

৩৩. আবদুর রহমান আয়েশা (রা)-এর সহোদর ভাই।

٢٧٦٥ - عَنْ اَنَسٍ قَالَ كُنْتُ رَدِيْفَ اَبِي طَلْحَةً وَ اِنَّهُمْ لَيَصِرُخُوْنَ بِهِمَا جَمِيْعًا الْحَجِّ وَالْعَمْرَةِ ـ الْحَجِّ وَالْعَمْرَةِ ـ

২৭৬৫. আনাস (রা) বর্ণনা করেন, আমি আবু তালহার পেছনে সওয়ারীতে বসে ছিলাম আর লোকেরা একই সাথে উচ্চস্বরে হজ্জ ও উমরাহর তালবিয়া পাঠ করছিল।

্ ১২৬-অনুচ্ছেদ ঃ গাধার পিঠে দু'জনের আরোহণ করু।

٢٧٦٦ عَنْ أُسَامَةً بْنِ زَيْدٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ رَكِبَ عَلَى حِمَارٍ عَلَى إِكَافٍ عَلَى إِكَافٍ عَلَى إِكَافٍ عَلَى إِكَافٍ عَلَى اللهِ عَلَى عَلَى حَمَارٍ عَلَى إِكَافٍ عَلَيْهُ قَطَيْفَةٌ وَٱرْدَفَ السَامَةُ وَرَاءَهُ ـ

২৭৬৬. উসামাহ ইবনে যায়েদ (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (স) জিনের ওপর চাদর পাতা একটি গাধার পিঠে আরোহণ করেন এবং উসামাকে তাঁর পেছনে বসান।

٧٧٦٧ عَنْ عَبْدِ اللهِ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ عَنَّ اَقْبَلَ يَوْمَ الْفَتْحِ مِنْ اَعْلَى مَكَّةً عَلَى رَاحِلَتِهِ مُرْدِفًا السَامَةَ بَنَ زَيْدٍ وَمَعَهُ بِلِالَّ وَمَعَهُ عُثْمَانُ بَنُ طَلْحَةً مِنَ الْحَجَبةِ مَرْدِفًا السَامَةُ بَنَ زَيْدٍ وَمَعَهُ بِلِالَّ وَمَعَهُ عُثْمَانُ بَنُ طَلْحَةً مِنَ الْحَجَبةِ حَتَّى اَنَاخَ فِي الْمَسْجِدِ فَآمَرَهُ أَنْ يَأْتِي بِمِفْتَاحِ الْبَيْتِ فَفَتَحَ وَدَخَلَ رَسُولُ اللهِ عَنَى الْمَسْجِدِ فَآمَرَهُ أَنْ يَأْتِي بِمِفْتَاحِ الْبَيْتِ فَفَتَحَ وَدَخَلَ رَسُولُ اللهِ عَنَى اللهِ عَلَى اللهِ عَنْهَا نَهَارًا طَوِيلًا ثُمَّ خَرَجَ فَاسْتَبَقَ النَّاسُ وَكَانَ عَبْدُ الله بَنُ عُمَرَ اوَّلَ مَنْ دَخَلَ فَوَجَدَ بِلِالاً وَرَاءَ الْبَابِ قَائِمًا فَسَنَالُهُ آثِنَ صَلِّى مَسُولُ اللهِ عَنْهُ فَاسْنَارَ لَهُ اللهِ اللهِ فَنَسِيثَ أَنْ اسَالًهُ كُمْ صَلِّى مِنْ سَجِدَةً .

২৭৬৭. আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। মক্কা বিজ্ঞয়ের দিন রস্পুল্লাহ (স) তাঁর বাহনে উসামা ইবনে যায়েদকে পেছনে বসিয়ে মক্কার উচ্চভূমির দিক থেকে অগ্রসর হয়েছিলেন আর বেশাল ও কাবার রক্ষী উসমান (রা) তাঁর পেছনে পেছনে চলছিলেন। উটটিকে মসজিদে হারামের আঙিনায় বসিয়ে তিনি [নবী (স)] উসমানকে কাবা ঘরের চাবি আনার আদেশ দিলেন। উসমান চাবি এনে কাবার দরজা খুলে দিলে রস্পুল্লাহ (স) উসামা, বেলাল এবং উসমানকে সঙ্গে নিয়ে কাবার অভ্যন্তরে প্রবেশ করলেন এবং দীর্ঘ সময় অবস্থান করার পর সেখান থেকে বের হলেন। লোকেরা তাঁদের দিকে এগিয়ে গেল। আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রা) সর্বাপ্রে প্রবেশ করেছিলেন। এক সময় তিনি বেলালকে দরজার পাশেই দভায়মান দেখতে পেলেন এবং তাকে জিজ্ঞেস করলেন, রস্পুল্লাহ (স) কোন্ জায়গায় (দাঁড়িয়ে) নামায় পড়লেন ? সুতরাং তিনি (স) যেখানে দাঁড়িয়ে নামায় পড়েছিলেন বেলাল সে জায়গা ইঙ্গিত করে দেখিয়ে দিলেন। আবদুল্লাহ বর্ণনা করেন, রস্পুল্লাহ (স) কয় রাকয়াত নামায় পড়েছিলেন আমি তাকে এ কথাটি জিজ্ঞেস করতে ভূলে গিয়েছিলাম।

১২৭-অনুচ্ছেদ ঃ রেকাব বা অনুদ্রপ কোন কিছু বহন করা।

٢٧٦٨ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسَوْلُ الله عَنْ كُلَّ سُلاَمَى مِنَ النَّاسِ عَلَيْهِ صَدَقَةٌ كُلَّ سُلاَمَى مِنَ النَّاسِ عَلَيْهِ صَدَقَةٌ كُلَّ يَوْمٍ تَطْلُعُ فِيهِ الشَّمْسُ يَعْدَلُ بَيْنَ الْاثْنَيْنِ صَدَقَةٌ وَيُعِيْنُ الرَّجُلَ عَلَى دَابِّتِهِ فَيَحْمِلُ عَلَيْهَا اَوْ يَرْفَعُ عَلَيْهَا مَتَاعَهُ صَدَقَةٌ وَالْكَلِمَةُ الطَّبِيَةُ صَدَقَةٌ وَكُلَّ خَطُوةً يَخْطُوهَا اللَّي الصَّلَاةِ صَدَقَةٌ وَيُميْطُ الْاَذٰى عَنِ الطَّرِيقِ صَدَقَةٌ وَكُلَّ خَطُوةً يَخْطُوها اللَّي الصَّلَاةِ صَدَقَةٌ وَيُميْطُ الْاَذٰى عَنِ الطَّرِيقِ صَدَقَةٌ وَكُلَّ عَلَيْهِ مِنْ الطَّرِيقِ صَدَقَةً وَكُلَّ

২৭৬৮. আবু ছরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। রস্পুল্লাহ (স) বলেছেন, প্রতিদিন সূর্যোদয়ের সাথে সাথে মানুষের প্রতিটি অস্থি খন্ডের ওপর এক একটি করে সাদকা ওয়াজিব হয়। দু'জন লোকের মধ্যে ইনসাফ প্রতিষ্ঠা করা সাদকা, কোন লোককে সাহায্যের উদ্দেশ্যে নিজের সওয়ারী জন্তুর ওপর আরোহণ করান অথবা তার সরজাম বহন করে দেয়া সাদকা, উত্তম ও পবিত্র কথা—সাদকা, নামাযের জন্য যাওয়ার উদ্দেশ্যে প্রতিটি পদক্ষেপ সাদকা এবং পথ থেকে কষ্টদায়ক বস্তু (যেমন কাঁটা বা ইট ও পাথরের কুচি) অপসারণ করাও সাদকা।

১২৮-অনুচ্ছেদ ঃ কুরআন শরীক নিয়ে শত্রু এলাকায় যাওয়া। এ ক্ষেত্রে মুহামাদ ইবনে বিশর উবায়দুল্লাহ থেকে, তিনি নাকে থেকে এবং তিনি ইবনে উমার থেকে বর্ণনা করেছেন যে, রস্লুল্লাহ (স) ও তার সাহাবাবৃদ্ধ কুরআন শিক্ষাদানের উদ্দেশ্যে শত্রু এলাকা সক্ষর করেছেন।

٢٧٦٩ عَنْ عَبْدِ اللهِ بُنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَهْ نَهْى أَنْ يُسَافَرَ بِالْقُرْانِ اللهِ عَهْ نَهْى أَنْ يُسَافَرَ بِالْقُرْانِ

২৭৬৯. আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত, রসূলুল্লাহ (স) শত্রুভূমিতে (দারুল কুফর) কুরআন (নোসখা বা কপি) নিয়ে গমন করতে নিষেধ করেছেন।<sup>৩৪</sup>

১২৯-অনুচ্ছেদ ঃ যুদ্ধের সময় তাকবীর ধানি উচ্চারণ করা।

৩৪. এর কারণ সম্ভবত এই হতে পারে যে, শত্রু এলাকায় প্রতিকৃল পরিস্থিতিতে কুরআনের <mark>অমর্যদা হবার সম্ভাবনা</mark> রয়েছে ৷—সম্পাদক

২৭৭০. আনাস (রা) বর্ণনা করেন, নবী (স) ভোর বেলায় খায়বারে উপস্থিত হলেন। সেই সময় ইহুদীরা ঘাড়ে কোদাল নিয়ে (ক্ষেতে কাজ করার জন্য) বের হচ্ছিল। তারা নবী (স)-কে দেখতে পেয়ে চীৎকার করে বলতে শুরু করল, এই য়ে, মুহাম্মাদ সেনাদল নিয়ে এসে পড়েছে। মুহাম্মাদ সেনাদল নিয়ে এসে পড়েছে। অতপর তারা দুর্গের অভ্যন্তরে আশ্রয় গ্রহণ করল। তখন নবী (স) দু হাত উঠিয়ে "আল্লাছ আকবার" ধ্বনি উচ্চারণ করলেন এবং বললেন, খায়বার নিশ্চিত ধ্বংসের মুখোমুখি অথবা খায়বার ধ্বংস হোক। কেননা, আমরা যখন কোন গোত্রের বিরুদ্ধে অভিযানে তাদের ঘারপ্রান্তে উপনীত হই, তখন সতর্ককৃতদের প্রত্যুষ খুবই মন্দ হয়ে থাকে। বর্ণনাকারী বলেন, সেখানে কিছুসংখ্যক গাধা আমাদের হস্তগত হল। আমরা সেওলো (জবাই করে তায়) গোশত পাকালাম। ইত্যবসরে নবী (স)-এর পক্ষ থেকে ঘোষক ঘোষণা করে দিল, আল্লাহ এবং তার রসূল তোমাদেরকে গাধার গোশত খেতে নিষেধ করে দিয়েছেন। কাজেই গোশতসহ সমস্ত ভেকচিশুলে উলিয়ে দেয়া হল।

## ্১৩০-অনুহেদ ঃ তাকবীর ধানিতে যে ধরনের উচ্চত্বর অপসন্দনীয়।

٢٧٧١ عَنْ أَبِي مُوسَلَى الْآشَعَرِيِّ قَالَ كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللهِ عَنْ فَكُنَّا إِذَا الشُرَفْنَا عَلَى وَادٍ مَلَّلْنَا وَكَبَّرْنَا إِرْتَفَعَتُ اَصْوَاتُنَا فَقَالَ النَّبِيُ عَلَيْهَا النَّاسُ إِلَيْهَا النَّاسُ إِلَيْهُ مَعَكُمُ النَّهُ مَعَكُمُ النَّهُ سَمَيْعٌ قَرِيْبٌ أَرْبَعُ وَا عَلَى اَنْهُ مَعَكُمُ النَّهُ سَمَيْعٌ قَرِيْبٌ تَبَارَكَ اسْمَةً وَلَا غَائِبًا النَّهُ مَعَكُمُ النَّهُ سَمَيْعٌ قَرِيْبٌ تَبَارَكَ اسْمَةً وَتَعَالَى جَدَّه -

২৭৭১. আবু মৃসা আশআরী (রা) বর্ণনা করেন, আমরা (হচ্ছের সফরে) রস্পুল্লাহ (স)এর সঙ্গে ছিলাম। যখন আমরা কোন উপত্যকার উচ্চভূমিতে আরোহণ করছিলাম তখন
উচ্চস্বরে তাকবীর ও কালেমা তাইয়েবা উচ্চারণ করছিলাম। (তা দেখে) নবী (স)
বললেন, হে লোকেরা। তোমরা তো কোন বধির বা দূরে অবস্থানকারীকে সম্বোধন করছ
না। যাকে ডাকছো তিনি আমাদের সাথেই আছেন। তিনি শ্রবণকারী ও অতি নিকটবর্তী।৩৫

১৩১-অনুচ্ছেদ ঃ কোন উপত্যকার নিম্নভূমিতে অবতরণের সময় তাসবীহ পাঠ করা।

٢٧٧٢ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ كُنَّا إِذَا صَعِدْنَا كَبَّرْنَا وَإِذَا نَزَلْنَا سَبَّحْنَا ـ

২৭৭২. **জাবের ইবনে আবদুল্লাহ (রা) বর্ণনা করেন, (সর্বদাই) আমরা কোন উঁচু জায়গায়** আরোহণ করলে তাকবীর বলতাম এবং নীচু জায়গায় অবতরণ করলে তাসবীহ পাঠ করতাম।<sup>৩৬</sup>

### ১৩২-অনুচ্ছেদ ঃ উচ্চে আরোহণের সময় তাকবীর ধানি বলা।

৩৫. তাৰ্ক্বীরের অর্থ হলো, আপ্রাহর শ্রেষ্ঠত্ব ও মহত্ব ঘোষণা করা যার অর্থ তিনি ছাড়া আর কেউ.ই বড় বা মহৎ বলে দাবী করার যোগ্য নেই। তিনি সকলের উর্থে। তাঁকে কেউ চ্যালেঞ্জ করতে পারে না বা তাঁর নিকট কৈছিলত চাইতে পারে না। তাঁর কাছে সবাইকে আত্মসমর্পণ করতে হল্প। তাসবীহ-এর অর্থ হলো, তিনি সকল প্রকার কল্ব কালিমা, দূর্বলতা ও আবিলতা মুক্ত। কোন ক্রটিই তাঁকে শর্পা করতে পারে না—এই ঘোষণা প্রদান করা।

৩৬. অর্থাৎ জোরেশোরে হৈটৈ করে চিংকার করে আল্লান্থ আকবার না বলে স্বাতাবিক কর্চে আল্লাহর প্রতি মর্যাদা প্রকাশের গার্কীর্য বজার রেখে উচ্চারণ করা — সম্পাদক

٢٧٧٣ عَنْ جَابِرٍ قَالَ كُنَّا إِذَا صَعِدْنَا كَبُّرُنَا وَإِذَا تَصَوَّبُنَا سَبُّحْنَا ـ

২৭৭৩. জাবের ইবনে আবদুলাহ (রা) বর্ণনা করেন, আমরা যখনই কোন উচ্চ জায়গায় আরোহণ করতাম তখন তাকবীর বলতাম এবং নিম্নভূমিতে অবতরণ করলে তাসবীহ উচ্চারণ করতাম।

২৭৭৪. আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রা) বর্ণনা করেন, নবী (স) হজ্জ অথবা উমরাহ থেকে (বর্ণনাকারী বলেন)—আমার মনে হয় তিনি (আবদুল্লাহ) যুদ্ধের কথা বলেছিলেন —ফেরার পথে যখনই কোন উপত্যকায় অথবা কঠিন, উচ্চ কঙ্করময় ভূমিতে অবতরণ করতেন তখনই তিনবার তাকবীর বলতেন। অতপর বলতেন, আল্লাহ ছাড়া কোন প্রভূ নেই। তিনি একক ও অংশীদারহীন, মালিকানা ও সার্বভৌমত্ব তাঁর, তিনিই সমস্ত প্রশংসার প্রকৃত অধিকারী এবং তিনি সবকিছু করতে সক্ষম—ক্ষমতাবান। আমরা তাঁর কাছেই প্রত্যাগমনকারী, তাঁর কাছেই ক্ষমাপ্রার্থী, তাঁরই ইবাদতকারী এবং তাঁরই উদ্দেশ্যে সিজদানিবেদনকারী। (তিনি আমাদের প্রভূ) আমরা আমাদের প্রভূর উদ্দেশ্যে প্রশংসাবাণী উচ্চারণকারী। তিনি (আল্লাহ) তাঁর প্রতিশ্রুতি সত্য করে দেখিয়েছেন, তাঁর বান্দাকে সাহায্য করেছেন এবং একাকীই সমস্ত (আল্লাহদ্রোহী) দলকে পরাস্ত ও বিতাড়িত করেছেন। সালেহ বলেন, আমি সালেমকে জিজ্ঞেস করলাম, আবদুল্লাহ কি ইনশাআল্লাহ বলেননি ? তিনি জবাব দিলেন, না।

১৩৩-অনুচ্ছেদ ঃ মুসাফির (পথচারী) বাড়িতে অবস্থানকালীন সময়ে যে পরিমাণ আমল করে থাকে সফর অবস্থায় ততটুকু আমলের সওয়াবই তার জন্য লিপিবজ করা হয়।<sup>৩৭</sup>

٥٧٧٥ عَنْ اَبِي السَّمَعِيْلَ السَّكْسَكِيُّ قَالَ سَمِعْتُ اَبَا بُرْدُةَ وَاصْطَحَبَ هُوَ وَيَزِيْدُ بِهُ ٢٧٧٥ عَنْ اَبِي وَاصْطَحَبَ هُوَ وَيَزِيْدُ بِثُنَّ اَبِي كَبْشَةَ فِي اَسْفَرِ فَقَالَ لَهُ اَبُو بُرُدَةَ سَمِعْتُ اَبَا مُوْسَى مِرَارًا يَقُسُولُ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَى السَّفَرِ فَقَالَ لَهُ اَبُو بُرُدَةَ سَمِعْتُ اَبَا مُوْسَى مِرَارًا يَقُسُولُ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَى النَّهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الل

১৭. সফর অবস্থায় বিভিন্ন অসুবিধার কারণে সে যদি সংকাজ কমও করে থাকে, তবু তাকে পুরো কাভেরই সওয়াব দান করা হয় : বু—৩/২২——

২৭৭৫. আবু ইসমাইল সাকসাকী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আবু বুরদা (রা) থেকে শুনেছি, তিনি এক সফরে ইয়াযীদ ইবনে আবু কাবশাহর সঙ্গী ছিলেন। ইয়াযীদ সাধারণত সফরে রোযা রাখতেন। আবু বুরদা তাকে বললেন, আমি আবু মৃসাকে বহুবার বলতে শুনেছি যে, রস্লুল্লাহ (স) বলেছেন, বান্দা কোন সময় পীড়িত হয়ে পড়লে অথবা সফরে বের হলে তার জন্য ততটুকু আমলের সওয়াব নির্দিষ্ট করা হয় যতটুকু আমল সুস্থ এবং বাড়িতে অবস্থানকালীন সময়ে সে করে থাকে।

# ১৩৪-अनुष्टम ३ এकाकी मक्त्र गमन वा मृत्त्रत्र পथि याजा कता।

٢٧٧٦ - عَنْ جَابِرِ ابْنِ عَبْدِ اللهِ يَقُولُ نَدَبَ النَّبِيُّ عِيدَ النَّاسَ يَوْمَ الْخَنْدَقِ فَانْتَدَبَ النَّبِيُّ عِيدَ اللهِ يَقُولُ نَدَبَهُمْ فَانْتَدَبَ النَّبِيُّ قَالَ النَّبِيُّ عَدَ انَّ اللَّبِيُّ عَدَ انَّ النَّبِيُّ عَدَ انَّ اللَّبِيُّ عَدَ انَّ اللَّبِيِّ حَوَارِيًّ النَّاصِرُ ـ لِكُلِّ نَبِيٍّ حَوَارِيًّ النَّاصِرُ ـ لِكُلِّ نَبِي حَوَارِيًّ النَّاصِرُ ـ الزَّبِيْرُ قَالَ سَلْفَيَانُ الْحَوَارِيُّ النَّاصِرُ ـ

২৭৭৬. জাবের ইবনে আবদ্ল্লাহ (রা) বর্ণনা করেন, খন্দক যুদ্ধের সময় নবী (স) লোকদেরকে (একটি বিশেষ দায়িত্ব পালনের জন্য) আহবান জানালে যুবায়ের তাতে সাড়া দিলেন। তিনি পুনরায় আহবান জানালে পুনরায় যুবায়ের সাড়া দিলেন। তিনি আবারও আহবান জানালেন এবং আবারও একমাত্র যুবায়েরই সাড়া দিলেন—তিনবারই। তখন নবী (স) বললেন, প্রত্যেক নবীরই বিশেষ সাহায্যকারী থাকে, আর যুবায়েরই আমার বিশেষ সাহায্যকারী। সুফিয়ান বলেন, হাওয়ারী শব্দের অর্থ হলো সাহায্যকারী।

٢٧٧٧ - عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ ﴿ قَالَ لَوْ يَعْلَمُ النَّاسُ مَا فِي الْوَحْدَةِ مَا الْعُلَمُ النَّاسُ مَا فِي الْوَحْدَةِ مَا الْعُلَمُ مَاسَارَ رَاكِبُ بِلَيْلٍ وَحُدَهُ ـ

২৭৭৭. ইবনে উমার (রা) নবী (স) থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেছেন, রাতের বেলা একাকী সফরের বিপদ সম্পর্কে আমি যা জানি তা যদি লোকেরা জ্ঞানত তাহলে কোন (পথিক বা) আরোহীই রাতে একাকী পথ চলত না।

১৩৫-অনুদ্দেদ ঃ সফর থেকে প্রত্যাবর্তনের সময় দ্রুত পথ চলা। আবু হ্মায়েদ থেকে বর্ণিত। নবী (স) বলেছেন, আমি দ্রুত মদীনার দিকে গমন করব। সৃতরাং আমার সাথে কেউ যেতে ইচ্ছা করলে তাকে দ্রুত গমন করতে হবে। অতপর তিনি মদীনার উচ্চভূমিতে আরোহণ করলেন।

٢٧٧٨ - عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُثَنَّى حَدَّثْنَا يَحْيى عَنْ هِشَامٍ قَالَ اَخْبَرَنِيْ اَبِيْ قَالَ سَنْلِ السَّمَعُ فَسَقَطَ عَنِّى عَنْ مَسيْرٍ النَّبِيِّ سَنْلِ السَّامَةُ بْنُ زَيْدٍ كَانَ يَحْيى يَقُولُ وَانَا اَسْمَعُ فَسَقَطَ عَنِّى عَنْ مَسيْرٍ النَّبِيِّ

৩৮. বন্দকের যুদ্ধের সময় নবী (স) শক্রশিবিরে গিয়ে তাদের গোপন ববর ও তথ্যাদি আনার জন্য আহবান জানিয়েছিলেন। এতে একমাত্র যুবায়েরই সাড়া দিয়েছিলেন। তাই নবী (স) তার সম্পর্কে হাদীসে উল্লেখিত উচ্চি করেছেন।

فِي حَجّة الوداع قالَ فَكَانَ يَسبِيرُ الْعَنْقَ فَاذَا وَجَدَ فَجُوةً نَصّ وَالنّص فَوْقَ الْعَنْق ـ
 فَوْقَ الْعَنْق ـ

২৭৭৮. ইমাম বুখারী (র) বলেন, মুহাম্মাদ ইবনুল মুছানা ইয়াহইয়ার মাধ্যমে হিশাম (রা) থেকে আমার নিকট হাদীস বর্ণনা করেছেন। হিশাম বলেন, আমার পিতা আমাকে জানিয়েছেন, উসামা ইবনে যায়েদকে হাজ্জাতুল বিদার সময় নবী (স)-এর চলার গতি কিরুপ ছিল জিজ্ঞেস করা হয়েছিল। বর্ণনাকারী মুহাম্মাদ ইবনুল মুছানা বলেন, ইয়াহইয়া বর্ণনা করতেন আর আমি শ্রবণ করতাম। কিন্তু হাজ্জাতুল বিদার সময় নবী (স)-এর চলার গতি কিরুপ ছিল তা আমি ভুলে গিয়েছি। উসামা ইবনে যায়েদ বলেন, তিনি [নবী (স)] সব সময় মধ্যম গতিতে চলতেন। কিন্তু কোন বিস্তীর্ণ প্রান্তরে উপনীত হলে দ্রুত গতিতে চলতে থাকতেন। আর এই দ্রুতগতি মধ্যম গতির চেয়ে বেশী হতো।

٣٧٧٩ عَنْ زَيْدِ ابْنِ اَسْلَمَ عَنْ اَبِيهِ قَالَ كُنْتُ مَعَ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمْرَ بِطَرِيْقِ مَكَّةً فَبَلَغَهُ عَنْ صَفِيَّةً بِنْتِ اَبِي عُبَيْدٍ شِدَّةً وَجَعٍ فَاَسْرَعَ السَّيْرَ حَتَّى اذَا كَانَ بَعْدَ غُرُوْبٍ الشَّفْقِ ثُمَّ نَزَلَ فَصَلَّى الْمَغْرِبَ وَالْعَتَمَةَ يَجْمَعُ بَيْنَهُمَا وَقَالَ انِّى رَاَيْتُ النَّبِي لَا أَنْ رَاَيْتُ النَّيْرُ اَخْرَ الْمَغْرِبَ وَجَمَعَ بَيْنَهُمَا .

২৭৭৯. যায়েদ ইবনে আসলাম (রা) তার পিতা থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, মক্কার কোন একটি পথ অতিক্রমকালে আমি আবদুল্লাহ ইবনে উমারের সঙ্গে ছিলাম। ইতিমধ্যে তাঁর দ্রী সাফিয়া বিনতে আবু উবাইদের গুরুতর অসুস্থৃতার খবর তাঁর নিকট পৌছলে তিনি দ্রুত চলতে গুরু করলেন। এমনকি সূর্যান্তের পরে পশ্চিম দিগন্তে যে লালিমা দেখা যায় তা অদৃশ্য হয়ে গেলে তিনি সওয়ারী থেকে অবতরণ করে মাগরিব এবং এশা এক সাথে পড়লেন। এই সময় তিনি বললেন, আমি নবী (স)-কে দেখেছি, সফরে কোন কারণে দ্রুত পথ চলার প্রয়োজন হলে তিনি মাগরিবকে বিলম্ব করে এশা ও মাগরিব একসাথে পড়তেন।

. ٣٧٨ - عَنْ اَبِي هُرِيْرَةَ اَنَّ رَسُـوْلُ اللهِ ﷺ قَالَ الصَّفَرُ قَطْعَةً الْعَذَابِ يَمْنَعُ الْحَدَكُمْ نَوْمَهُ وَطُعَامَهُ وَشَرَابَهُ فَاذِا قَضْى اَحَدُكُمْ نَهْمَتَهُ فَلْيُعَجِّلُ الْي اَهْلِهِ ـ

২৭৮০. আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (স) বলেছেন, সফর অতীব কষ্টদায়ক অবস্থা। নিদ্রা, খাদ্য ও পানীয় গ্রহণ সর্বক্ষেত্রেই এটি প্রতিবন্ধক হয়ে থাকে। অতএব, তোমাদের কারো সফরের প্রয়োজন শেষ হলেই সে যেন দ্রুত নিজ পরিবার-পরিজনের কাছে ফিরে আসে।

১৩৬-অনুচ্ছেদ ঃ আল্লাহর পথে (কাজে লাগানোর উদ্দেশ্যে) কাউকে ঘোড়া প্রদানের পর সেটিকে বিক্রি হতে দেখলে করণীয় সম্পর্কে ত্তুম।

٢٧٨١ - عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمْرَ اَنَّ عُمْرَ بْنَ الْخَطَّابِ حَمَلَ عَلَى فَرَسٍ فَلَى فَرَسِ فَلَى فَرَسِ فَلَى فَرَسِ فَلَى اللهِ فَرَجَدَهُ يُبَاعُ فَأَرَادَ اَنْ يَّبْتَاعَهُ فَسَالَ رَسُوُلَ اللهِ فَقَالَ لاَ تَبُدُ فَيْ صَدَقَتكَ ـ فَقَالَ لاَ تَبُدُ فَلَا تَعُدُ فَيْ صَدَقَتكَ ـ

২৭৮১. আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। উমার উবনুল খান্তাব একটি ঘোড়া আল্লাহর পথে প্রদান করার পর দেখতে পেলেন যে, সেটিকে বিক্রি করা হচ্ছে। তিনি সেটি ক্রয় করার ইচ্ছা করলেন। সূতরাং এ বিষয়ে রসূলুল্লাহ (স)-কে জিজ্ঞেস করলে, তিনি বললেন, না, ওটি খরিদ করো না এবং এভাবে তোমার সাদকা ফিরিয়ে নিয়ো না। (অর্থাৎ এভাবে তোমার সাদকার ক্ষতিসাধন করো না।)

٢٧٨٢ عَنْ زَيْدِ بْنِ اَسْلَمَ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ يَقُولُ حَمَلْتُ عَلَى فَرَسٍ فِي سَبِيْلِ اللهِ فَابْتَاعَهُ اَيْ فَأَضَاعَهُ الَّذِي كَانَ عِنْدَهُ فَارَدْتُ حَمَلْتُ عَلَى فَرَسٍ فِي سَبِيْلِ اللهِ فَابْتَاعَهُ اَيْ فَأَضَاعَهُ الَّذِي كَانَ عِنْدَهُ فَارَدْتُ انْ اللهِ عَلَيْهِ وَخَلَنْتُ اللّهِ عَلَيْهِ وَخَلَنْتُ النّبِيِّ وَخَلَنْتُ النّبِيِّ وَخَلَنْتُ النّبِيِّ وَخَلَنْتُ النّبِيِّ وَعَلَيْهِ وَلَا نَتُ اللّهِ عَلَيْهِ وَانْ الْعَائِدَ فِي هَبِتِهِ كَالْكُلُبِ يَعُونُهُ فِي قَيْبِهِ .

২৭৮২. যায়েদ ইবনে আসলাম (রা) তার পিতা থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেছেন, আমি উমার ইবনে খাত্তাবকে বলতে শুনেছি, আমি এক ব্যক্তিকে আল্লাহর পথে জিহাদের উদ্দেশ্যে একটি ঘোড়া প্রদান করলাম। ঐব্যক্তি সেটি বিক্রি করতে চাইলে অথবা (ঠিকমত খাদ্য প্রদান না করে) ধ্বংস প্রায় করে ফেললে আমি তা খরিদ করে নেয়ার সিদ্ধান্ত নিলাম। আমার ধারণা হলো যে, ঘোড়াটি সে সন্তায়ই বিক্রি করে ফেলবে। এ ব্যাপারে নবী (স)-কে জিজ্জেস করলে তিনি বললেন, একটি মাত্র দিরহামের বিনিময়েও যদি হয় তাও সেটি খরিদ করবে না। কেননা, হেবা বা উপহারের বস্তুকে যে ফিরিয়ে নেয় তার উদাহরণ এমন কুকুরের ন্যায় যে বমি করে আবার তা ভক্ষণ করে।

১৩৭-অনুচ্ছেদ ঃ জিহাদের জন্য পিতা-মাতার অনুমতি।

٢٧٨٣ - عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِهِ يَقُولُ جَاءَ رَجُلٌ الِّي النَّبِيِ ﷺ فَاسْتَأَنْنَهُ فِي الْجَهَادِ فَقَالَ اَحْى وَالْدَاكَ قَالَ نَعَمْ قَالَ فَغَيْهِمَا فَجَاهِدٍ .

২৭৮৩. আবদুল্লাহ ইবনে উমার থেকে বর্ণিত। এক ব্যক্তি নবী (স)-এর নিকট এসে জিহাদের অনুমতি প্রার্থনা করলে তিনি [নবী (স)] তাকে জিজ্ঞেস করলেন তোমার পিতামাতা জীবিত আছে কি ? লোকটি বলল, হাঁ, আছে। এ কথা ওনে নবী (স) বললেন, তাহলে তাদের খেদমতের ব্যাপারে সচেষ্ট হও।

১৩৮-অনুচ্ছেদ ঃ উটের গলায় ঘন্টা বা অনুরূপ কিছু বাঁধা।

٢٧٨٤ عَنْ عَبَّادِ بَنِ تَمِيْمِ أَنَّ أَبَا بَشِيْرِ الْاَنْصَارِيَّ اَخْبَرَهُ أَنَّهُ كَانَ مَعَ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ فِي عَبَدُ اللهِ ﷺ فَي مَبِيْتِهِمُ اللهِ ﷺ فَي بَعْضِ اَسْفَارِهِ قَالَ عَبْدُ اللهِ حَسبْتُ اَنَّهُ قَالَ وَالنَّاسُ فِي مَبِيْتِهِمُ فَارُسَلَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ مَسْوُلًا أَنْ يَبْقَيَنَ (لاَ تَبْقَيَنَ) فِي رَقَبَةٍ بَعْيِرٍ قِلْاَدَةً فَارَسَلَ رَسُوْلُ اللهِ عَلَي مَسُولًا أَنْ يَبْقَيَنَ (لاَ تَبْقَيَنَ) فِي رَقَبَةٍ بَعْيِرٍ قِلْاَدَةً مِنْ وَتَرِ أَوْ قِلاَدَةً إِلاَّ قُطِعَتْ \_

২৭৮৪. আব্বাদ ইবনে সামীম (রা) থেকে বর্ণিত। আবু বশীর আনসারী তাকে জানিয়েছেন যে, তিনি রস্পুল্লাহ (স)-এর কোন একটি জিহাদের সফরে তাঁর সঙ্গী ছিলেন। বর্ণনাকারী আবদুল্লাহ বলেন, আমার মনে হয় তিনি (আবু বশীর আনসারী) বলেছিলেন, লোকেরা শয্যা ত্যাগ করেনি এমতাবস্থায় রস্পুল্লাহ (স) একজন সংবাদবাহক পাঠিয়ে তাদেরকে নির্দেশ দিলেন যেন কোন উটের গলায়ই কোন প্রকার রশি বাঁধা না থাকে, বরং থাকলে তা যেন কেটে ফেলা হয়। ৩৯

১৩৯-অনুচ্ছেদ ঃ সেনাবাহিনীতে কোন ব্যক্তির নাম তালিকাভূক্তির পর তার দ্রী যদি হচ্চে গমনের সংকল্প করে অথবা অন্য কোন ওজর তার জন্য প্রতিবন্ধক হয়, তবুও কি তাকে জিহাদে যেতে হবে ?

٥٧٧٠- عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ سَمِعَ النَّبِيِّ ﷺ يَقُولُ لاَ يَخْلُونَّ رَجُلُّ بِأُمْرَاةٍ وَلاَ تَسَافِرُنَّ إِمْرَأَةً اللهِ اللهِ الْكَتَبِثُ فِي تَسَافِرُنَّ إِمْرَأَةً اللهِ اللهِ الْكَتَبِثُ فِي تَسَافِرُنَّ إِمْرَأَةً اللهِ المُلاءِ اللهِ المُلاءِ اللهِ المُلاءِ اللهِ المُلاءِ اللهِ المُلاءِ اللهِ المُلاءِ المِلمُلاءِ اللهِ المُلاءِ المُلاءِ المُلاءِ اللهِ المُلاءِ اللهِ المُ

২৭৮৫. ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি নবী (স)-কে বলতে শুনেছেন, কোন পুরুষ কোন নারীর সঙ্গে নির্জনে যেন না বসে (আলাপ না করে) এবং মাহরাম (শরীয়তের বিধানে যার সাথে বিবাহ হতে পারে না) সঙ্গী ছাড়া কোন নারী যেন সফর না করে। এই সময় এক ব্যক্তি উঠে জিজ্ঞেস করল, হে আল্লাহর রসূল! অমুক অমুক যুদ্ধে আমার নাম সেনা তালিকাভুক্ত করা হয়েছে, অথচ আমার স্ত্রী হজ্জ পালনের জন্য যাছে। (এমতাবস্থায় আমি কি করব ?) তিনি জবাব দিলেন, তোমার স্ত্রীর সাথে হজ্জে গমন কর।

### ১৪০-অনুচ্ছেদ ঃ জিহাদে গোয়েন্দগীরী করা।

৩৯. উটের গলায় বাঁধা রশি কেটে ফেলার জন্য নবী (স) যে নির্দেশ উল্লেখিত হাদীসে দিয়েছেন তার কারণ নিম্নরন্দ বর্ণনা করা হয়ে থাকে। জাহেলী যুগের আরবেরা মনে করত এর মাধ্যমে বদনজ্ব হতে রক্ষা পাওয়া যায়। এটি ছিল জাহেলী ধ্যানধারণা। নবী (স) এই বিশ্বাসের মূলে কুঠারাঘাত করেন। তিনি আল্লাহর প্রতি নির্ভরশীল হওয়ার শিক্ষার প্রসার ঘটান। এই নির্দেশের মাধ্যমে তিনি একথা বুঝান্দিলেন যে, আল্লাহর সিদ্ধান্তকে কোন কিছুর ঘারাই রহিত করা যায় না। বিতীয়ত উটের গলায় রশি বাঁধা থাকলে দ্রুত চলতে গিয়ে অথবা বনে জঙ্গলে চরে বেড়ানোর সময় দড়ি আটকে ফাঁস লেগে উটিটির মর্মান্তিক মৃত্যু ঘটতে পারে। তাই এ থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য এ নির্দেশ দিয়েছিলেন। এতে জীবজত্বর প্রতি নবী (স)-এ দয়দ্র হৃদয়ের একটা প্রমাণ পাওয়া যায়। তৃতীয়ত উটের গলায় দড়ি বেঁধে আরবের লোকেরা তার সাথে ঘটা লটকিয়ে দিত। এটি নবী (স) অপসন্দ করতেন। আর এ কারণেই উক্ত নির্দেশ প্রদান করেছিলেন। শেষের কারণটাই ইমাম বৃখারীর অনুচ্ছেদ শিরোনামের উপলক্ষ।

আল্লাহর বাণী ঃ

يُّأَيُّهَا الَّذِيْنَ الْمَنُوْا لاَ تَتَّخِذُوا عَدُوِّي وَعَدُوِّكُمْ اَوْلِيَّاءِ تُلْقُوْنَ الِيُهِمْ...... وَاَيَّاكُمْ اَنْ تُؤْمِنُونَ بِاللهِ رَبَّكُمْ - (سِورة ممتحنة - ١)

"হে ঈমানদার লোকেরা ! আমার ও তোমাদের শত্রুদেরকে বন্ধু বানাবে না। তোমরা তো তাদের সাথে বন্ধুত্ব স্থাপন কর অথচ যে সত্য তোমাদের কাছে এসেছে তা মেনে নিতে তারা ইতিপূর্বেই অস্বীকার করেছে। আর তাদের আচরণ এই যে, তারা রস্প এবং করং তোমাদেরকে ওধু এই কারণে দেশ থেকে নির্বাসিত করে যে, তোমরা তোমাদের বব আল্লাহর প্রতি ঈমান এনেছো।"(স্বা মুমতাহেনা ঃ ১)

٢٧٨٦ عَــِنْ عَلِيَّ يَقُولُ بَعَثْنِيْ رَسُولُ اللهِ عَجْ اَنَا وَالزُّبَيْرَ وَالْمِقْدَادَ بْنَ الْأَسْسِوَدِ قَالَ اِنْطَلِقُسِوْا حَتَّى تَأْتُسُوا رَوْضَةَ خَاجٍ فَانَّ بِهَا ظَعَيْنَةً وَمَعَهَا كَتَابٌ فَخُـــنُوهُ مِنْهَا فَانْطَلَقْنَا تَعَادِى بِنَا خَيْلُنَا حَتَّى انْتَهَيْنَا الِّي الرَّوْضَة فَاذَا نَحْنُ بِالظُّعَيْنَة فَقُلْنَا اَخْرجِيْ الْكَتَابَ فَقَالَتْ مَا مَعَيْ منْ كتَابِ فَقَلْنَا لَتُخْرِجِنَّ الْكَتَابَ أَنْ لَنُلْقَيَنَّ الثِّيَابَ فَاخْرَجَتُهُ مِنْ عَقَاصِهَا فَأَتَيْنَا بِهِ رَسُولَ اللَّهِ ﴿ فَإِذَا فِيْهِ مِنْ حَاطِبِ بْنِ اَبِيْ بَلْتَعَةَ الِّي أُنَاسِ مِنَ الْمُشْرِكَيْنَ مِنْ اَهْلِ مَكَّةً يُخْبِرُهُمْ بِيَعْضِ اَمْرِ رَسُولُ اللهِ ﷺ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَا حَاطِبُ مَا هُـذَا قَالَ يَا رَسُولَ اللَّه لاَ تَعْجَلُ عَلَيَّ انَّىْ كُنْتُ أَمْرَا مُلْصَفًا فيْ قُرَيْشِ وَلَمْ اَكُنْ مِنْ اَنْفُسِهَا وَكَانَ مَنْ مَعَكَ مِنَ الْمُهَاجِرِيْنَ لَهُمْ قَرَابَاتٌ بِمَكَّةً يَحْمُونَ بِهَا اَهْلَيْهِمْ وَاَمُوالَهُمْ فَاحْبَبْتُ اذْ فَاتَنى ذٰلِكَ مِنَ النَّسَبِ فَيْهِمْ اَنْ اَتَّخِذَ عنْدَهُمْ يَدًا يَحْمُونَ بهَا قَرَابَتَيْ وَمَا فَعَلْتُ كُفْرًا وَلاَ إِرْتَدَادًا وَلاَ رِضًا بِالْكُفْر بَعْدَ الْإِسْلَامِ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﴿ لَقَدْ صَدَقَكُمْ قَالَ عُمَرُ يَا رَسُولَ اللهِ دَعْنِي اَضْرِبُ عُنُقَ هٰذَا الْمُنَافِقِ قَالَ انَّهُ قَدْ شَهِدَ بَدْرًا وَمَا يُدْرِيْكَ لَعَلَّ اللَّهَ اَنْ يَكُونَ · قَدِ اطَّلَعَ عَلَى اَهُل بَدْرِ فَقَالَ اعْمَلُواْ مَا شَنْتُمْ فَقَدْ غَفَرْتُ لَكُمْ ـ

২৭৮৬. উবায়দুল্লাহ ইবনে আবু রাফে (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বর্ণনা করেছেন, আমি আলীকে বলতে ওনেছি, রসূলুল্লাহ (স) যুবায়ের, মেকদাদ ও আমাকে নির্দেশ দিলেন যে, তোমরা রওযায়ে খাখের (স্থানের নাম) দিকে রওয়ানা হয়ে যাও। সেখানে উপস্থিত হলে এক বৃদ্ধা রমণীকে দেখতে পাবে। সে একখানা পত্র বহন করে নিয়ে যাচ্ছে। সেখানা তার

নিকট থেকে ছিনিয়ে আনবে। আমরা রওয়ানা হলাম। আমাদের ঘোড়াওলো দ্রুত ছুটে চলল। আমরা পূর্বোক্ত রওযায় পৌছলে একজন বৃদ্ধা রমণীকে দেখতে পেলাম। আমরা তাকে বললাম, পত্রখানা বের কর। সে বলল, আমার কাছে কোন পত্র নেই। আমরা বললাম, হয় পত্রখানা দাও, নয়তো আমরা তোমার কাপড় খুলে অনুসন্ধান করব। এরপর সে চুলের খৌপার মধ্য থেকে পত্রখানা বের করে দিলে আমরা তা নিয়ে রসুলুল্লাহ (স)-এর নিকট আসলাম। দেখা গেল তা হাতেব ইবনে আবু বালতাআ-এর পক্ষ থেকে মক্কাবাসী মুশরিকদের (বিশিষ্ট) কিছু লোকের নামে পাঠান হয়েছে। এতে রসুলুল্লাহ (স)-এর কিছু তৎপরতার খবর তাদেরকে জানান হয়েছে। রস্লুল্লাহ (স) হাতেবকে (ডেকে) জিজ্ঞেস করলেন, হাতেব, এ কি করেছ 🛽 তিনি বললেন, হে আল্লাহর রসূল ! আমার ব্যাপারে তুরিত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবেন না। প্রকৃত ব্যাপার এই যে, কুরাইশ বলে আমার পরিচয় থাকলেও বংশগতভাবে আমি কুরাইশ নই। আপনার সংগে যারা হিজরত করেছেন. মক্কায় তাদের অনেক আত্মীয়স্বজন আছে। তাদের মাধ্যমে তারা নিজেদের পরিবার পরিজন এবং অর্থসম্পদ রক্ষা করে থাকে। আমার যখন তাদের সাথে অনুরূপ বংশগত কোন আত্মীয়তা নেই, তখন তাদের প্রতি কিছু এহসান করে আমার পরিবার পরিজন, আত্মীয়স্বজনকে রক্ষা করতে মনস্থ করলাম। যা করেছি তা কৃষ্ণরী, ইসলাম পরিত্যাগ বা ইসলাম গ্রহণের পর কৃফরের প্রতি সন্তুষ্ট হওয়ার কারণে করিনি। এসব শুনে রস্পুল্লাহ (স) বললেন, সে সত্যই বলছে। এই সময় উমার বললেন, হে আল্লাহর রসুল ! আমাকে অনুমতি দিন, আমি এই মুনাফিকের গর্দান উড়িয়ে দেই। তিনি [নবী (স)] বললেন, সে তো বদর যুদ্ধে অংশগহণ করেছে। তুমি জান না, আল্লাহই তাদের সম্পর্কে ভাল জানেন। কেননা তিনি তাদের সম্পর্কে বলেছেন ঃ তোমরা যেমনটি ইচ্ছা কাজ করে যাও, আমি তোমাদের ক্ষমা করে দিয়েছি।

## ১৪১-অনুচ্ছেদ ঃ युष्कवक्षीरमञ्जदक वञ्च मान।

٢٧٨٧ - عَنْ جَابِرِ بْن عَبْدِ اللهِ قَالَ لَمَّا كَانَ يَوْمَ بَدْرِ أُتِيَ بِأُسَارِى وَأُتِي بِالسَّارِي وَأُتِي بِالْعَبَّاسِ وَلَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ ثُوْبٌ فَنَظَرَ النَّبِيُّ ﷺ لَهُ قَمِيْصًا فَرَجَدُوا قَمِيْصَ عَبْدِ اللهِ بْنِ أُبِي يَقْدُرُ عَلَيْهِ فَكَسَاهُ النَّبِيُ ﷺ فَيَ ايّاهُ فَلذَٰ لِكَ نَزَعَ النَّبِيُ ﷺ فَمَيْصَهُ اللهِ بْنِ أُبِي يَقَدُرُ عَلَيْهُ عَلَيْنَةً كَانَتُ لَهُ عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ يَدُّ فَأَحَبُّ أَنْ يُكَافِئهُ ـ النَّبِي لَيَّ فَأَحَبُّ أَنْ يُكَافِئهُ ـ

২৭৮৭. জাবের ইবনে আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। বদর যুদ্ধে কিছু লোক বন্ধী হয়ে এলো। তাদের মধ্যে [নবী (স)-এর চাচা] আব্বাসও ছিলেন। তার গায়ে কোন কাপড় ছিল না। সুতরাং নবী (স) তার জন্য জামা তালাশ করতে থাকলেন। আবদুল্লাহ ইবনে উবাইয়ের জামা তার (আব্বাসের) শরীরে ঠিকমত লাগলে নবী (স) সেটিই তাকে পরিয়ে দিলেন। আর এ কারণেই নবী (স) তাঁর নিজের জামা খুলে তাকে (আবদুল্লাহ ইবনে উবাই) পরিয়েছেন। ইবনে উয়াইনা বলেন, নবী (স)-এর ওপর তার কিছু এহসান ছিল, সেটাই নবী (স) এভাবে পূরণ করতে চেয়েছিলেন।

৪০. আব্বাস নবী (স)-এর চাচ িংলেন। আর চাচাকে বালি (উলোম) শরীরে দেখে তিনি শ্রদ্ধা ও আবেগ আপুত হয়ে পড়েছিলেন। তাই তার জন্যে জাম' পলাশ করতে থাকেন। আবদুল্লাহ ইবনে উবাইয়ের জামাটা (অপর পৃঃ দুষ্টব্য)

১৪২-অনুদের ঃ যার হাতে কেউ ইসলাম গ্রহণ করে তার মর্যাদা।

٢٧٨٨ عَنْ سَهُلِ قَالَ قَالَ النَّبِيِّ عِنْمَ خَيْبَرَ لاَعُطيَنَّ الرَّايَةَ غَدًّا رَجُلاً يُقْتَحُ عَلَى يَدَيْه يُحبُّ اللَّهَ وَرَسُوْلَهُ وَيُحبُّهُ اللَّهُ وَرَسُوْلُهُ فَبَاتَ النَّاسُ لَيْلَتَهُمْ اَيَّهُمْ يُعْطَى فَغَدَوْا كُلَّهُمْ يَرْجُوهُ فَقَالَ اَيْنَ عَلِيٌّ فَقِيْلَ يَشْتَكِيْ عَيْنَيْهِ فَبَصَقَ في عَيْنِيهِ وَدَعَالَهُ فَبَرَا كَانَ لَمْ يَكُنُ بِهِ وَجَعَّ فَاعْطَاهُ فَقَالَ اقَاتِلُهُمْ حَتَّى يَكُونُوا مثْلُنَا فَقَالَ انْفُذُ عَلَى رِسُلِكَ حَتَّى تَنْزَلَ بِسَاحِتِهِمْ ثُمَّ ادْعُهُمْ إِلَى الْإِسْلاَمِ وَٱخْبِرُهُمْ بِمَا يَجِبُ عَلَيْهِمْ فَوَاللَّهَ لَاَنْ يَهْدَىَ اللَّهُ بِكَ رَجُلاً خَيْرُلُّكَ مِنْ اَنْ يَكُونَ لَكَ حُمُّرُ النُّعَم ـ ২৭৮৮, সাহল (রা) থেকে বর্ণিত। খায়বরের যুদ্ধের সময় নবী (স) একদিন বললেন, আগামী কাল সকালে আমি এমন এক ব্যক্তির হাতে পতাকা দান করব, যার হাতে আল্লাহ বিজয় দান করবেন। সে আল্লাহ ও তাঁর রস্থলকে ভালবাসে এবং আল্লাহ ও তাঁর রস্থলও তাকে ভালবাসেন। সূতরাং সকলে সারারাত এই আশায় অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করল যে আগামী কাল সকালে তাকে হয়তো পতাকা প্রদান করা হবে। কিন্তু (পর্রদিন সকালে) নবী (স) জিজ্ঞেস করলেন, আলী কোথায় ? তাঁকে জানান হলো যে, তিনি (আলী) চক্ষ্ পীড়ায় কাতর। নবী (স) তার চক্ষতে থথু লাগিয়ে দিলেন এবং তার জন্য দোয়া করলেন। তখন (সঙ্গে সঙ্গেই) তার চক্ষ্ণ ভাল হয়ে গেল, যেন কোন পীড়াই হয়নি। এরপর তিনি তাঁকে পতাকা প্রদান করলে তিনি (আলী) বললেন, যতক্ষণ না তারা আমাদের মত মসলমান হয়, ততক্ষণ আমি লড়াই চালিয়ে যাব। (একথা উনে) নবী (স) বললেন, ধৈর্য সহকারে কাজ কর। এমনকি যখন তুমি তাদের প্রান্তরে উপস্থিত হবে, তখন তাদের করণীয় সম্পর্কে তাদেরকে অর্বহিত কর। আল্লাহর শপথ ! তোমার দ্বারা আল্লাহ যদি একটি লোককেও সংপথপ্রাপ্ত করেন, তবে তা তোমার জন্য লাল রংয়ের উট হতেও উত্তম।

১৪৩-অনুচ্ছেদ ঃ যুদ্ধবন্ধীদেরকে শৃঙ্খলে আবদ্ধ করা।

٣٧٨٩ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﴿ قَالَ عَجِبَ اللَّهُ مِنْ قَوْمٍ يَدُخُلُونَ الْجَنَّةَ َ في السَّلاَسل ـ

২৭৮৯, আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (স) বলেছেন, আল্লাহ ঐসব লোকদের অবস্থায় বিশ্বিত হবেন যারা শৃঙ্গলে আবদ্ধ হয়ে জানাতে প্রবেশ করবে।

\$88-अनुत्क्त : आर्श कि जावतात कि रमनाम श्रं क्तरान जात मर्याना و الله عَنْ النَّبِيَ اللَّهُ اللَّهُ الْكَوْنُ اَجْرَهُمُ النَّبِيِ اللَّهُ اللَّهُ

ভার শরীরে ঠিকমত লাগলে নবী (স) সেটিই তার নিকট থেকে চেয়ে নিয়ে আব্বাসকে পরিয়ে ছিলেন। আবদুল্লাহ ইবনে উবাইয়ের মৃত্যুর পর নবী (স) তার নিজের জামাটি বুলে তার কাফনের জন্য দিয়েছিলেন। আর এভাবে ভিনি আবদুল্লাহ ইবনে উবাইয়ের এহসানের কথা শ্বরণ করে তার প্রতিদান দিয়েছিলেন।

ثُمَّ يُعْتَقُهَا فَيَرَزَوَّجُهَا فَلَهُ اَجْرَانِ وَمُؤْمِنُ اَهْلِ الْكَتَابِ الَّذِي كَانَ مُؤْمِنًا ثُمَّ أَمَنَّ بِالنَّبِيِّ فَيَنْصَبَحُ لِسَيِّدِهِ ثُمَّ قَالَ بِالنَّبِيِّ فَيَنْصَبَحُ لِسَيِّدِهِ ثُمَّ قَالَ السَّعْبِيُّ وَاَعْطَيْتُكَهَا يَغَيْرِ شَنَيْءٍ وَقَدُ كَانَ الرَّجُلُ يَرُحَلُ فِي اَهُوَنَ مَنْهَا الِي الْمَعْدِينَةِ .

২৭৯০. আবু বুরদাহ (রা)-এর পিতা থেকে বর্ণিত। নবী (স) বলেছেন, তিন ব্যক্তি এমন যাদেরকে থিওপ সওয়াব (পুরস্কার) প্রদান করা হবে। যার ক্রীতদাসী আছে। আর উচ্চ দাসীকে সে উত্তম শিক্ষাদান করেছে। উত্তমত্রপে ভদুতা ও শিষ্টাচার শিখিরেছে। অতপর দাসত্বের বন্ধন থেকে মুক্ত করে তাকে বিবাহ করেছে। এই ব্যক্তি থিওপ সওয়াব লাভ করবে। আহলে কিতাবদের মধ্য হতে কোন ঈমানদার ব্যক্তি বে পরে নবী (স)-এর প্রতিও ঈমান এনেছে—এ ব্যক্তিও থিওপ সওয়াবের অধিকারী হবে। আর সেই ক্রীতদাসও থিওপ সওয়াবের অধিকারী হবে, যে আল্লাহর হক ঠিকমত আলার করে থাকে এবং নিজের মালিকেরও কল্যাপ কামনা করে। শা'বী এ হাদীস বর্ণনা করার পরে বললেন, আমি তোমার নিকট থেকে কিছু না পেয়েও হাদীসটি তোমাকে তনালাম। অথচ জ্মেকেরা এর চাইতেও ছোট হাদীস শোনার জন্য মদীনা পর্বন্ধ সকর করত।

১৪৫-অনুদ্দের প্রকাশনার ওপর নৈশ হামলা চালালে মুমন্ত শিও ও কিলোর নিহত হওরার বর্ণনা।

২৭৯১. সা'ব ইবনে জাস্সামাহ (রা) বর্ণনা করেন, আবওয়া অথবা ওয়াদ্ধান নামক জায়গায় নবী (স) আমার নিকট দিয়ে অতিক্রম করলেন। এই সময় তাঁকে জিজ্ঞেস করা হয় যে, মুশরিকদের যে গোত্রের বিরুদ্ধে নৈশ আক্রমণ পরিচালিত হবে সেখানে তাদের নায়ী ও শিন্তদেরও কি হত্যা করা হবে ? তিনি জ্বাব দিলেন তারাও তো তাদেরই লোক। (বর্ণনাকারী বলেন,) আমি তাঁকে আরো বলতে তনেছি, একমাত্র আল্লাহ ও তাঁর রসৃল ছাড়া আর কারো জন্য কোন নিষিদ্ধ বা সংরক্ষিত এলাকা (যেখানে অবাধ যাতায়াত নিষিদ্ধ। এক্ষেত্রে আল্লাহ ও তার রস্লের আদেশ নিষেধকে সব কিছুর মাপকাঠি বুঝানোর জন্য বলা হয়েছে। অর্থাৎ আল্লাহ ও তাঁর রস্লের নির্দেশেই কোন কাজ বৈধ বা অবৈধ হতে পারে।) থাকতে পারে না ।৪১

<sup>8</sup>১. অন্য একটি সূত্রে বর্ণিত। নবী (স) বলেছেন, তারাও (নারী ও শিতরা) তো মুশরিকদের অন্তর্ভুক্ত। অন্য হাদীসে নবী সাল্লাল্লাহ্ আলাইহি ওয়া সাল্লাম যুদ্ধের সময় নারী, শিশু ও বৃদ্ধদের হত্যা করতে নিবেধ করেছেন। আসলে এখানে যে কথা বলা হরেছে তা হচ্ছে এই বে, রাভের বেলা মুসলমানরা যদি কাফেরদের

(অপর পৃষ্ঠায় দুইব্য)

১৪৬-অনুচ্ছেদ ঃ যুদ্ধে শিশুদের হত্যা করা।

২৭৯২, নাফে (রা) থেকে বর্ণিত। আবদুল্লাহ তাকে জানিয়েছেন যে, নবী (স)-এর কোন একটি যুদ্ধে একজন নারীকে নিহত অবস্থায় পাওয়া গেলে তিনি যুদ্ধে শিশু ও নারী হত্যায় অসন্তোষ প্রকাশ করলেন।

### ১৪৭-অনুচ্ছেদ ঃ যুদ্ধে নারীদের হত্যা করা।

২৭৯৩. ইবনে উমার (রা) বর্ণনা করেন, রসূলুল্লাহ (স)-এর কোন একটি যুদ্ধে একজন নারীকে নিহত অবস্থায় পাওয়া গেলে তিনি যুদ্ধে নারী ও শ্ভিদের হত্যা করতে নিষেধ করে দিলেন।

১৪৮-অনুচ্ছেদ ঃ কাউকে আল্লাহর দেয়া শান্তির অনুরূপ শান্তি প্রদান না করা।

٢٧٩٤ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ آنَّهُ قَالَ بَعَثَنَا رَسُوْلُ اللهِ فِي بَعْثِ فَقَالَ اِنْ وَجَدْتُم فَلَانًا وَفَلاَنًا فَاحْرِقُوهُمَا بِالنَّارِ ثُمَّ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ حَيْر اردنا الْخُرُوجَ انْيَى أَمَرْتُكُمْ آنْ تُحْرِقُوا فُلاَنًا وَفُلاَنًا وَانَّ النَّارَ لاَ يُعَذَّبُ بِهَا اللَّهُ فَانِ وَجَدْتُمُوهُمَا فَاقْتُلُوهُمَا \_

২৭৯৪. আবু হুরাইরা (রা) বর্ণনা করেন, নবী (স) আমাদেরকে কোন একটি সেনাদলের সাথে যাওয়ার নির্দেশ দিলেন এবং (কয়েকজন লোকের নাম উল্লেখ করে) বললেন, অমুক এবং অমুককে পেলে আগুনে পুড়িয়ে হত্যা করবে। পরে আমাদের রওয়ানার প্রাক্কালে তিনি আবার বললেন, আমি অমুক এবং অমুককে অগ্নিদর্শ্ব করে মারতে তোমাদেরকে নির্দেশ দিয়েছি। কিন্তু আল্লাহ ছাড়া আর কেউ আগুন দ্বারা শান্তি দানের অধিকারী নয়। কাজেই, তাদেরকে যদি পাও এমনি হত্যা করবে। (অর্থাৎ অগ্নিদশ্ব করে হত্যা করবে না।)

১৪৯-অনুচ্ছেদ ঃ

ওপর আক্রমণ চালায় তাহলে দেখানে অন্ধকারে নারী-শিশুদের বিশেষ করে শক্ররা যখন ঘুমে গাফিল থাকে তখন এই পার্থকটো করা কঠিন হয়ে পড়ে। এ অবস্থায় যদি তারা নিহত হয় তাহলে কোন গুনাহ নেই। এখানে শরীয়তের উদ্দেশ্য হঙ্গে, জেনে বুঝে এবং পরিকল্পিতভাবে হত্যা করা ভায়েয় নয় —সম্পাদক

أَحَرِقُهُمْ لاَنَّ النَّبِيُّ فَ قَالَ لاَ تُعَذِّبُوا بِعَذَابِ اللهِ وَلَقَتَلْتُهُمْ كَمَا قَالَ النَّبِيُّ مَنْ بَدَّلَ دَيْنَهُ فَاقْتُلُوهُ ـ

২৭৯৫. ইকরামা (রা) থেকে বর্ণিত। আলী একজন লোককে আগুনে পুড়িয়ে হত্যা করেছে; এই খবর ইবনে আব্বাসের নিকট পৌছলে তিনি বললেন, (এক্ষেত্রে) আলীর স্থলে আমি থাকলে তাদেরকে অগ্নিদগ্ধ করে হত্যা করতাম না। কেননা নবী (স) বলেছেন, আল্লাহর দেয়া শাস্তির অনুরূপ শাস্তি কাউকে দিয়ো না। আমি শুধুমাত্র তাদেরকেই হত্যা করতাম যাদের সম্বন্ধে নবী (স) বলেছেন, যে দীনকে (ইসলামী জীবন বিধান) গ্রহণ করার পর তা পরিত্যাগ করে তাকে হত্যা কর।

১৫০-অনুচ্ছেদ ঃ আল্লাহর বাণী ঃ

"এসব কাক্ষেরদের সাথে মুকাবিলার সময় তোমাদের সর্বপ্রথম কর্তব্য হলো তাদের লিরছেদ করা। এভাবে তাদেরকে পর্যুদন্ত করার পর (যুদ্ধ) বন্ধীদেরকে মজবৃত করে বাঁধা। এরপর তোমার ইচ্ছা হলে করুণা করে অথবা বিনিময় নিয়ে তাদেরকে মুক্তি দাও। আর যতদিন তাদের সমরশক্তি ধ্বংস না হয় ততদিন এ অবস্থা বলবং রাখ।"(সূরা মুহাম্মান ঃ ৪)। এ বিষয়ে সুমামাহ সম্পর্কিত হাদীসটি উল্লেখ্য।

আল্লাহর বাণী ঃ

"বিজ্ঞায়ী শক্তি হিসেবে ভূ-পৃষ্ঠে প্রতিষ্ঠিত না হওয়া পর্যন্ত যুদ্ধে পরাজ্ঞিতদেরকে হত্যা না করে বন্ধী করে আনা কোন নবীর জন্যই উচিত নয়। আল্লাহ মহাপরাক্রশালী ও জ্ঞানময়।" –(সুরা আল আনফাল ঃ ৬৭)

১৫১-অনুচ্ছেদ ঃ কোন মুসশমান যাদের হাতে বন্ধী সেই কাফের বা মুশরিক শক্রদেরকে হত্যা, প্রতারণা বা বিভ্রাপ্ত করে তার মুক্ত হওয়া বৈধ কি না ? মিসওয়ার নবী (স) হতে এতদ্সংক্রাপ্ত হাদীস বর্ণনা করেছেন।

১৫২-অনুচ্ছেদ ঃ মুশরিক যদি মুসলমানকে অগ্নিদগ্ধ করে থাকে তবে তাকে অগ্নিদগ্ধ করা যাবে কি না?

٢٧٩٦ عَنْ اَنْسِ بْنِ مَالِكِ اَنَّ رَهُطًا مِنْ عُكُلٍ ثَمَانِيَةً قَدِمُواْعَلَى النَّبِيِّ عِيَّ فَاجْتَوَوُّا الْلَدِيْنَةَ فَقَالُوْا يَارَسُوُلَ اللهِ اَبْغِنَا رِسْلاْ قَالَ مَا اَجِدُ لَكُمْ الِاَّ اَنْ تَلْحَقُوْا بِالْذَّوْدِ فَانْطَلَقُوْا فَشَرِبُوْا مِنْ اَبْوَالِهَا وَالْبَانِهَا حَتَّى صَدَّوًا وَسَمَنُواْ وَقَتَلُوا الرَّاعِيَ وَاسْتَاقُوا النَّوْدَ وَكَفَرُوا بَعْدَ اسْلاَمِهِمْ فَاتَى الصَّرِيْخُ النَّبِيِّ ﷺ فَبَعَثَ الطَّلَبَ فَمَا تَرَجَّلُ النَّبِيِّ مَنْ بَمِسَامِيْرَ فَأَحْمَيْتُ فَمَا تَرَجَّلُهُمْ ثُمَّ اَمَرَ بِمِسَامِيْرَ فَأَحْمَيْتُ فَمَا تَرَجَّلُهُمْ ثُمَّ اَمَرَ بِمَسَامِيْرَ فَأَحْمَيْتُ فَمَا يُسْقَوْنَ حَتَّى مَاتُوا قَالَ اَبُو قِلاَبَةً فَكَحَلَهُمْ بِهَا وَطَرَحَهُمْ بِالْحَرَّةِ بَسْتَسْقُونَ فَمَا يُسْقَوْنَ حَتَّى مَاتُوا قَالَ اَبُو قِلاَبَةً عَيْمُ مَا يُعْمَى مَا ثُوا قَالَ اَبُو قِلاَبَةً عَيْمُ مَا يَعْمَى مَا ثُوا قَالَ اَبُو قِلاَبَةً عَيْمُ مَا يَعْمَى مَا تُوا قَالَ اللهِ قَلْابَةً عَيْمُ مَا يَعْمَى مَا تُوا قَالَ اللهِ قَلْمَا يُسْقَونَ حَتَى مَا تُوا قَالَ الْبُو قِلاَبَةً عَيْمَ مَا يُعْمَى مَا تُوا قَالَ اللهِ قَلْمَ اللهُ عَلَيْهُ مَا يُعْمَى مَا تُوا قَالَ اللهِ قَلْمَ عَلَيْهَا فَا لَا اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الل

২৭৯৬. আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত। উকল গোত্রের আটজন লোকের একটি দল নবী (স)-এর কাছে এসে মদীনার প্রতিকৃল আবহাওয়ার (তাদের স্বাস্থ্যের জন্য উপকারী না হওয়ার তারা রোগাক্রান্ত হয়ে পড়েছে) কথা ব্যক্ত করে বলল, হে আল্লাহর রস্ল। আমাদের জন্য (উটের) দুধের ব্যবস্থা করে দিন। তিনি বললেন, হাঁ, তোমাদের জন্য একপাল উটের সাথে সংশ্লিষ্ট হওয়া ছাড়া আর কোন উপার দেখছি না। অতপর তারা উটের পালে গমন করে সেখানে তার দুধ ও পেলাব (ঔবধ হিসাবে) পান করে অচিরেই সৃষ্থ ও মোটাসোটা হয়ে গেল। পরে রাখালকে হত্যা করে উটওলো নিক্রে পালিয়ে গেল এবং এভাবে ইসলাম গ্রহণের পর আবার কৃষ্ণর এখতিয়ার করল। নবী (স)-এর নিকট এ ব্যাপারে সাহায্য প্রার্থী হয়ে লোক আসলে তিনি তাদের অনুসন্ধানের জন্য লোক পাঠালেন। দুপুর হবার আগেই তাদেরকে হাজির করা হল। নবী (স) তাদের হাত-পা কেটে দেয়ার আদেশ দিলেন। অতপর লৌহ শলাকা দগ্ধ করে তাদের চক্ষুতে প্রবিষ্ট করিয়ে বিজন প্রান্তরে রেখে আসার নির্দেশ দিলেন। সেখানে তারা পিপাসায় কাতর হয়ে পানির অভাবেই মৃত্যুবরণ করল। আবু কেলাবা বলেন, তারা হত্যাকাত চালিয়েছিল, চুরি করেছিল, আল্লাহ ও রসূলের বিরুদ্ধে অন্তর্ধারণ করেছিল এবং দেশে বিপর্যয় সৃষ্টি করেছিল।

## ১৫৩-चनुत्स्म :

٧٩٧- عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ عِنْ يَقُــوْلُ قَرَصَتُ نَمْلَةٌ نَبِيًّا مِنَ الْاَثْبِيَّةِ يَقُــوْلُ قَرَصَتُكَ نَمْلَةٌ أَحْرَقْتُ مِنَ الْاَثْبِيَّةِ الْهُ الِّيْهِ اَنْ قَرَصَتُكَ نَمْلَةٌ اَحْرَقْتُ اللهُ ا

২৭৯৭. আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, আমি রস্পুলাই (স)-কে বলতে তনেছি। কোন একজন নবীকে পিপীলিকা দংশন করলে তাঁর আদেশে পিপীলিকার গোটা আবাসই আগুন লাগিয়ে জ্বালিয়ে দেয়া হয়। এরপর আল্লাহ অহীর মাধ্যমে তাঁকে জ্বানালেন (সাবধান করে দিলেন) যে, একটি মাত্র পিশীলিকা তোমাকে দংশন করেছে আর তুমি (সে কারণে) একদল পিপীলিকাকে আগুনে পুড়িয়ে জ্বালিয়ে মারলে—যারা সর্বক্ষণ আল্লাহর তাসবীহ (পবিত্রতা ঘোষণা) করত !

১৫৪-অনুদ্দেদ : বাড়ীঘর ও খে**জুর বাগান (তথা ফলবান বৃক্চ) জ্বালিরে দে**রা।

٢٧٩٨ عَنْ جَرِيْدٍ قَالَ لِيْ رَسُوْلُ اللهِ ﴿ آلاَ تُرِيْحُنِيْ مِنْ ذِيُ الْخَلَصَةِ وَكَانَ بَيْتًا فِيْ خَشَعَمَ يُسَمِّى كَعْبَةَ الْيَمَانِيَةَ قَالَ فَانْطَلَقْتُ فِيْ خَمْسِيْنَ وَمِائَةٍ فَارِسٍ

مِنْ اَحْمَسَ وَكَانُوْا اَصْحَابَ خَيْلِ قَالَ وَكُنْبُ لاَ اثْبُتُ عَلَى الْخَيْلِ فَضَرِّبٌ فِيُّ صَدْرِي وَقَالَ اللَّهُمَّ نَبْتُهُ وَاجْعَلُهُ هَادِيًا مَهْدِيًّا فَانَطْلَقَ الْيَهُ فَكَسَرَهَا وَحَرَّقَهَا ثُمَّ بَعَثَ اللّٰي رَسُولُ اللهِ ﷺ يُخْبِرُهُ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يُخْبِرُهُ فَقَالَ رَسُولُ جَرِيْرِ وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ مَاجِئْتُكَ حَتَّى تَرَكْتُهَا كَانَّهَا جَمَلُ اَجُوفُ اَوْ رَسُولُ جَرِيْرِ وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ مَاجِئْتُكَ حَتَّى تَرَكْتُهَا كَانَّهَا جَمَلُ اَجُوفُ اَوْ اَجْرَبُ قَالَ فَبَارَكَ فِي خَيْلِ اَحْمَسَ وَرِجَالِهَا خَمْسَ مَرَّاتٍ .

২৭৯৮. জারীর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমাকে রস্পুরাহ (স) বলেছিলেন, তোমরা আমাকে যুপখালাসাহ সম্পর্কে নিশ্চিত করছ না কেন। এটা খাছ আম গোত্রের দেবমন্দির যা কা'বাতুল ইয়ামানিয়াই নামে পরিচিত ছিল। জারীর বলেন, অতপর আমি আহমাস গোত্রের একশ' পঞ্চাশজন (লোকের) সুদক্ষ ঘোড়সওয়ার নিয়ে যাত্রা করলাম। তিনি (জারীর) বর্ণনা করেন, আমি ঘোড়ার পিঠে স্থির হয়ে থাকতে পারতাম না। তাই নবী (স) আমার বুকের ওপর মজোরে করাঘাত করলেন। ফলে আমি আমার বুকে তার আঙুলের চিহ্নুতলো দেখতে পাচ্ছিলাম। তিনি (স) দোয়া করলেন, হে আল্লাহ তুমি তাকে স্থির করে রাখো, তাকে সংপথ প্রদর্শক ও সংপথ প্রাপ্ত করে দাও। জারীর যুলখালাসাহ অভিমুখে যাত্রা করলেন এবং সে গৃহটিকে ভেঙে জ্বালিয়ে দিলেন। এরপর তিনি (জারীর) নবী (স)-এর নিকট একজন লোক পাঠিয়ে তাঁকে সংবাদ পৌছালেন। সংবাদবাহক তাঁর নিকট পৌছে বলল, যিনি আপনাকে সত্য বিধান দিয়ে প্রেরণ করেছেন, সেই সন্তার শপথ করে বলছি, আমি ঐ মন্দিরটি ধ্বংস করে চর্মরোগে আক্রান্ত উটের ন্যায় পরিত্যাগ করে এসেছি। বর্ণনাকারী জারীর বলেন, তিনি (স) আহমাস গোত্রের অশ্বারোহী ও পদাতিক সৈনিকদের বরকতের জন্য পাঁচবার দোয়া করলেন।

٢٧٩٩ عَنِ اَبْنِ عُمَرَ قَالَ حَرَّقَ النَّبِيُّ ﷺ نَخْلَ بَنِي النُّضيْرِ ـ

২৭৯৯. ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, নবী (স) নুযায়ের গোত্রের খেজুর) বাগান আন্তন লাগিয়ে জ্বালিয়ে দিয়েছিলেন।

## ১৫৫-অনুন্দেদ ঃ নিদ্রিত মুশরিককে হত্যা করা।

٢٨٠٠ عَنِ الْبَرَآءِ بَنِ عَازِبِ قَالَ بَعْثَ رَسُولُ اللهِ ﷺ رَهْطًا مِنَ الْأَنْصَارِاً اللهِ ﷺ رَهْطًا مِنَ الْأَنْصَارِاً اللهِ ﷺ رَهْطًا مِنَ الْأَنْصَارِاً اللهِ اله

اَخَذَتُ الْفَاتِيحَ فَفَتَحْتُ بَابَ الْحَصْنِ ثُمَّ دَخَلْتُ عَلَيْهِ فَقُلْتُ يَا اَبَا رَافِمِ فَاجَابَنِي فَتَعَمَّدْتُ الصَّوْتَ فَضَرَبْتُهُ فَصَاحَ فَخَرَجْتُ ثُمَّ جَئْتُ ثُمَّ رَجَعَ كَاَنَى مُغيثٌ فَقُلْتُ يَا اَبَا رَافِمِ وَغَيَّرْتُ صَوْتِي فَقَالَ مَالَكَ لِأُمِّكَ الْوَيْلُ قُلْتُ مَاشَانُكَ قَالَ لاَ فَقَلْتُ سَيَفِي فِي بَطْنِهِ ثُمَّ تَحَامَلَتُ عَلَيْهِ الْرَيْ مَنْ دَخَلَ عَلَيَ فَضَرَبَنِي قَالَ فَوَضَعْتُ سَيْفِي فِي بَطْنِهِ ثُمَّ تَحَامَلَتُ عَلَيْهِ حَتَى قَرَعَ الْعَظَمَ ثُمَّ خَرَجْتُ وَانَا دَهِشٌ فَاتَيْتُ سَلَّمًا لَهُمْ لِانْزِلَ مِنْهُ فَوْقَعْتُ فَوْتَعْتُ رَجْلِي فَخَرَجْتُ الْي اَصْحَابِي فَقُلْتُ مَا اَنَا بِبَارِحٍ حَتَّى اَسْمَعَ النَّاعِيَةَ فَوْقَعْتُ (الوَاعِيَة) فَمَا بَرِحْتُ حَتَّى سَمَعْتُ نَعَايا اَبِي رَافِعٍ تَاجِرِ اَهُ لَلِ الْحَجَازِ قَالَ فَقُمْتُ وَمَا بِي وَمَا بِي الْمِ الْمَجَازِ قَالَ فَقُمْتُ وَمَا بِي وَمَا بَيْ فَلَا النَّاعِيةَ فَاللَّهُ مَتَّى الْمَحَارِ قَالَ فَقُمْتُ وَمَا بَيْ وَاللَّهُ مَنْ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ الْمَا الْمَجَازِ قَالَ فَقُمْتُ وَمَا بِي وَالْمَا الْمَا الْمَاعِلَ الْمَا الْمَاعِلَةُ مَا اللَّهُ مَا بَرِحْتُ حَتَّى سَمَعْتُ نَعَايا الْمِي رَافِعِ تَاجِرِ الْمُلِ الْحَجَازِ قَالَ فَقُمْتُ وَمَا بِي قَلْتُهُ حَتَّى الْمَالَ النَّهُ الْمَالِي الْمُلْمِ الْمُلْكِ اللَّهُ عَلَيْهُ مَا بَرِحْتُ حَتَّى النَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمُ الْمَالِي الْمَالِمُ الْمَالِ الْمَنَاءُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمُ الْمَالِ الْمَلْمِ الْمَالِقُولَ الْمَالَمُ الْمَالِ الْمَالِقَالُولُولُولُولُولُ اللَّهُ الْمُلُولُ الْمُلْمِ اللَّهُ الْمُعْمَ الْمَالِمُ الْمُ الْمُرْكِلُ اللَّهُ الْمَا اللَّهُ مَا اللَّهُ الْمَالِ الْمُعْلِقُ اللْمُ الْمُ الْمُؤْمِلُولُ الْمَالِقُولُ الْمُلْمُ الْمُ الْمُ الْمُتَالَةُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ الْمُ الْمُلْمِ الْمُؤْمِ الْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُؤْمِلُ اللَّهُ الْمُ الْمُؤْمُ الْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُ

২৮০০. বারাআ ইবনে আযেব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, রস্লুল্লাহ (স) আনসারদের কয়েক ব্যক্তিকে আবু রাফে'কে হত্যা করার জন্য প্রেরণ করলেন। তাদের একজন গিয়ে তার (আবু রাফে-এর) দুর্গে প্রবেশ করল। সে বর্ণনা করেছে, আমি তাদের পশুশালায় ঢুকে পড়লাম। তারা তখন দুর্গের ফটক বন্ধ করে দিল। অতপর তারা একটা গাধা নিরুদ্দেশ দেখে তার সন্ধানে বের হলে আমিও তাদের সাথে বের হলাম। ভাব দেখালাম যেন আমিও সেটাকে তাদের সাথে তালাশ করছি। গাধাটি পাওয়ার পর তারা দূর্গের মধ্যে প্রবেশ করলে আমিও রাতের অন্ধকারে তাদের সাথে প্রবেশ করলাম। তারা এবার ফটক বন্ধ করে দেয়ালের একটি ছিদ্রের মধ্যে চাবি লুকিয়ে রাখলে আমি তা দেখতে পেলাম। অতপর সবাই নিদ্রামগু হয়ে পড়লে আমি চাবি নিয়ে দুর্গের দরজা খুলে তার (আবু রাফে') কাছে গিয়ে ডাকলাম, আবু রাফে' ! সে জবাব দিল। আমি আওয়াজ লক্ষ্য করে দ্রুত অগ্রসর হয়ে তাকে আঘাত করলাম। সে চীৎকার করে উঠল আমি সেখান থেকে বের হয়ে পড়লাম এবং (কিছুক্ষণ পর) ফিরে গেলাম যেন আমি তার আর্তচীৎকারে সাড়া প্রদানকারী। আমি কণ্ঠস্বর পরিবর্তন করে আবার ডাকলাম, হে আবু রাফে ! সে বলল, তোমার মায়ের অকল্যাণ হোক, তুমি কে ? আমি জিজ্ঞেস করলাম, ব্যাপার কি ? তোমার কি হয়েছে ? সে বলল, জানি না, কে যেন এসে তরবারী দারা আমাকে আঘাত করেছে। (বর্ণনাকারী আনসারী বলেন) এরপর আমি তরবারীখান। তার পেটের ওপর রেখে তাতে সজ্ঞোরে চাপ দিলে তা তার হাড় কেটে ঢুকে পড়ল। এরপর আমি শঙ্কিত ও ভীত সন্ত্রস্তভাবে বের হয়ে সিঁড়ি বেয়ে নামতে গিয়ে পড়ে গেলাম এবং আমার পা ভেঙে গেল। এ অবস্থায়ও আমি আমার জন্য অপেক্ষমান বন্ধদের কাছে পৌছতে সক্ষম হলাম। আমি তাদেরকে বললাম যে, ক্রন্দনের শব্দ না শোনা পর্যন্ত আমি এখান থেকে যাব না। অতপর কিছুক্ষণ না যেতেই আমি হেজাযের বিখ্যাত ব্যবসায়ী আবু রাফে'-এর জন্য ক্রন্দনকারিণীদের ক্রন্দনধ্বনি ভনতে পেলাম। (ততক্ষণ পর্যন্ত আমি সেখানেই অপেক্ষা করতে থাকলাম) বর্ণনাকারী বলেন, অতপর আমি উঠলাম, কিন্তু তখন আমার চলার শক্তি

ছিল না। এমতাবস্থায় আমরা নবী (স)-এর নিকট উপস্থিত হয়ে তাঁকে সবকিছু অবহিত করলাম।

٢٨٠- عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَارِبٍ قَالَ بَعَثَ رَسُولُ اللهِ مَنِ الْمَنْ الْأَهِ مَنِ الْاَنْصَارِ إِلَى الْبِي رَافِعٍ فَدَخَلَ عَلَيْهِ عَبْدُ اللهِ بْنُ عَتَيْكٍ بِبَيْتَهُ لَيْلاً فَقَتَلَهُ وَهُو نَائِمٌ ـ

২৮০১ বারাআ ইবনে আয়েব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, রস্লুল্লাহ (স) আবু রাফে'কে হত্যা করার জন্য তার নিকট আনসারদের একদল লোক পাঠালেন। তাদের মধ্য থেকে আবদুল্লাহ ইবনে আতীক রাত্রিকালে তার বাড়িতে প্রবেশ করে নিদ্রিতাবস্থায় তাকে হত্যা করল।

১৫৬-অনুচ্ছেদ ঃ শত্রুর মুকাবিলা (যুদ্ধ) কামনা করো না।

٢٨٠٢ عَــنُ سَالِمُ آبِى النَّضْرِ مَوْلَــى عَمْرُ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ كُنْتُ كَاتِبًا لَهُ قَالَ كَتَبَ الْيَهِ عَبْدُ اللهِ بْنِ آبِى آوَفَى حِيْنَ خَرَجَ الِي الْحَرُوْرِيَّةِ فَقَـرَأَتُهُ فَاذَا فِيهِ انَّ رَسُــوْلَ اللهِ بْنِ آبِى أَوْفَى حِيْنَ خَرَجَ الِي الْحَرُوْرِيَّةِ فَقَـرَأَتُهُ فَاذَا فَيْهِ النَّاسِ فَقَالَ آيُّهَا النَّاسُ لاَ تَمَنَّلَوا اللهِ الْعَلَيْتِ فَلَى النَّاسِ فَقَالَ آيُّهَا النَّاسُ لاَ تَمَنَّلَ الْعَـدُوْ وَالْعَلَمُ اللهَ الْعَلَيْةِ فَاذَا لَقَيْتُمُوهُمُ فَاصَــبِرُوا وَاعْلَمُـوا اللهِ السَّعَلِي اللهِ الْعَلَيْقِفِ ثُمَّ قَالَ اللهُ الْعَلَيْقِفِ ثُمَّ قَالَ اللهُ الْعَلَيْلِ السَّعَوْفِ ثُمَّ قَالَ اللهُ الْعَلَيْلِ السَّعَلِي اللهِ فَاتَاهُ كَتَابِ وَمُجْرِى السَحَابِ وَهَازِمِ الْاَحْزَابِ اَهْزِمُهُمْ وَانْصُرُنَا عَلَيْهِمْ وَقَالَ مُوْسَلَى بْنُ عُقْبَةً حَدَّتُنِي سَالِمَّ أَبُو النَّيْرَ الْكَتَابِ وَمُجْرِى السَحَابِ وَهَازِمِ الْالْعَلِي السَّعْوَفِ ثُمَّ قَالَ اللهِ فَاتَاهُ كَتَابُ عَبْدِ اللهِ بْنِ آبِي اللهِ الْالْعَلَيْ اللهِ بْنِ آبِي الْمَرْمُ عُنْ اللهِ قَاتَاهُ كَتَابُ عَبْدِ اللهِ بْنِ آبِي الْمَالُمُ اللهِ عَمْرَبُنِ عُبْدِ اللهِ فَاتَاهُ كَتَابُ عَبْدِ اللهِ بْنِ آبِي الْمَوْقِ فَالَا لَاللهِ فَا اللهِ عَلَيْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الْمَوْقِ وَقَالَ اللهِ عَلَيْ اللهِ الْمَوْمِ وَقَالَ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ الْمَالِمُ اللهِ الْمَنْوِلُ اللهِ الْمَالِمُ اللهُ عَلَيْ اللهِ الْمَالِولُ الْمَالِي الْمَالِي عَمْرِ اللهِ عَلَى الْمَالِولُ الْمَالِي اللهِ الْمُولِي اللهُ عَلَيْمَ الْمَلِي اللهِ الْمَالِي الْمَلْمُ اللهِ الْمَالِي اللهُ اللهِ الْمَالِي اللهِ الْمَالِي اللهُ اللهُ الْمَالِ اللهُ اللهِ الْمُولِي اللهُ الْمَالِي اللهُ الْمَالِي الْمُؤْمِلُ الْمَالِي الْمَالِي اللهُ الْمُولِي اللهُ الْمَالِي اللهُ الْمَالِي اللهُ الْمُولِي الْمُولِي الْمَالِي اللهُ اللهُ الْمُلْمُ اللهُ الْمُولِي اللهُ الْمَالِي الْمُؤْمِلُ اللهُ الْمُلْمُ الْمُرْمِ الْمُولِي الْمُولِي اللهُ الْمُؤْمِلُ اللهُ الْمُؤَالِ الْمُؤَالِ الْمُولِي الْمُؤَالِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِلُولُ الْمُؤَالِ الْمُؤْمِلُولُ الْمُؤْمِ الْمُؤَالِ الْمُؤْمِ الْمُعَلِي الللهُ الْمُؤْمِ ا

২৮০২. উমার ইবনে উবাইদুল্লাহর আ্যাদকৃত গোলাম সালেম আবুন নযর (রা) বলেন, তিনি (উমার ইবনে উবাইদুল্লাহ) যখন খারেজীদের বিরুদ্ধে অভিযানে যাত্রা করেছিলেন তখন (সাহাবা) আবদুল্লাহ ইবনে আবু আওফা তাঁকে একখানা পত্র লিখেছিলেন। আমি উমরের কাতেব বা সচিব ছিলাম। আমি পত্রখানা পাঠ করেছিলাম। তাতে লেখা ছিল যে, শক্রর বিরুদ্ধে জিহাদের কোন একদিনে রস্লুল্লাহ (স) শক্রর জন্য অপেক্ষায় থাকলেন, এমনকি সূর্য ঢলে পড়ল। অতপর তিনি লোকদের সামনে দাঁড়িয়ে বললেন, হে লোকেরা! শক্রর মুকাবিলার আকাংখা করে। না, বরং আল্লাহর আছে নিরাপত্তা প্রার্থনা কর। এরপরেও শক্রর বিরুদ্ধে মুকাবিলার মত পরিস্থিতি দেখা দিলে ধৈর্য অবলম্বন কর। (অর্থাৎ ধৈর্য

সহকারে মুকাবিলা কর) জেনে রাখ, জানাতের অবস্থান তরবারির ছারা তলে। তারপর ছিনি (স) দোরা করলেন, হে আলাহ । কিতাব (কুরআন) নাবিলকারী, মেঘমালা পরিচালনাকারী এবং শত্রুদলকে পরান্তকারী, (তুমি) তাদের পরান্ত করে দাও এবং তাদের বিরুদ্ধে আমাদের সাহায্য কর। মূসা ইবনে উকবা সালেম আবুন নযর থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেছেন আমি উমার ইবনে উবাইদুলাহর কাতেব (সচিব) ছিলাম। তার নামে আবদুলাহ ইবনে আবু আওকার একখানা পত্র আসল। তাতে লিখিত ছিল, শত্রুর মুকাবিলা কামনা করো না। (অন্য একটি সূত্রে) আবু আমের মুণীরাহ ইবনে আবদুর রহমান, আবুয যানাদ, বারাব ও আবু হ্রাইরার মাধ্যমে নবী (স) থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি (স) বলেছেন, তোমরা শত্রুর মুকাবিলা কামনা করো না। আর যদি কোন সময় মুকাবিলা হর, তবে ধৈর্ব সহকারে মুকাবিলা করবে।

## ১৫৭-चनुत्र्म ३ वृद्ध क्योनन (थांका) दे किंदु नह ।

٢٨٠٣ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِي عَنَّ قَالَ هَلَكَ كَسُرى ثُمَّ لاَ يَكُونُ كَسُرى بَعْدَهُ وَلَتُقْسَمَنَ كُنُوزُهَا فِي سَبِيلِ اللهِ وَسَمَّى الْحَرُبَ خُدُعةً ـ
 وَسَمَّى الْحَرُبَ خُدُعةً ـ

২৮০৩. আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (স) বলেছেন, (পারস্য স্ম্রাট) কিসরা নিশ্চিতভাবে ধ্বংস হবে, অতপর আর কেউ কিসরা হবে না এবং অচিরেই কারসার (রোম স্ম্রাট) ধ্বংস হবে, অতপর আর কেউ কারসার হবে না। এটাও নিশ্চিত যে, তাদের ধনসম্পদ বিজ্ঞিত হয়ে আল্লাহর রান্তার বন্টিত হবে। (এ সময়ই তিনি) যুদ্ধকে চক্রান্ত, থোঁকা ও কৌশল বলে অভিহিত করেন।

٢٨٠٤ - عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ سَمَّى النَّبِيُّ ﴿ عَنْ اَلْمَرْبَ خُدَعَةً ﴿

২৮০৪. আবু হুরাইরা (রা) খেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, নবী (স) যুদ্ধকে চক্রাস্ত, ধোঁকা বা কৌশল বলে অভিহিত করেছেন।

٧٨٠٥ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ لِي ۖ ٱلْحَرْبُ خُدْعَةُ

২৮০৫. জাবের ইবনে আবদুলাহ (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (স) বলেছেন, যুদ্ধ ধোঁকা বা কৌশল সাঁত্র।

১৫৮-অনুচ্ছেদ ঃ যুদ্ধে মিখ্যার আশ্রর গ্রহণ করা।

٢٨٠٦ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ أَنَّ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ مَنْ لِكَعْبِ بْنِ الْأَشْرُّفِ فَانَّهُ قَدْ اذَى اللهُ وَرَسُولُهُ قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ مَسْلَمَةَ ۖ اتَّحِبُّ اَنْ اَقْتُلُهُ يَا رَسُولًا اللهِ قَالَ نَعَمْ قَالَ فَاتَاهُ فَقَالَ انَّ هَٰذَا يَعْنِي النَّبِيِّ عَنِي قَدْ عَنَّانَا وَسَالْنَا الصَّدَقَةُ قَالَ وَاللهِ قَالَ فَانَّا قَدِ اِتَّبَعْنَاهُ فَنَكْرَهُ اَنْ نَدَعَهُ حَتَّى تَنْظُرَ الِي مَا يَصِيْرُ اَمْرُهُ قَالَ فَلَمْ يَزَلْ يُكَلِّمَهُ حَتَّى الْسَتَمْكَنَ مَنْهُ فَقَتَلَهُ ـ

২৮০৬ জাবের ইবনে আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (স) (একদিন) বললেন, কে আছো, যে (বনী কুরাইযা গোত্রের ইয়াছ্দী) কা'ব ইবনে আশরাফের হত্যার দায়িত্ব গ্রহণ করতে পারো। কেননা সে আল্লাহ ও তাঁর রসূলকে যথেষ্ট দুঃখকষ্ট দিয়েছে। মুহাম্মাদ ইবনে মাসলামাহ বললেন, হে আল্লাহর রসূল। আমি যদি তাকে হত্যা করি তবে কি আমার একাজ আপনি পসন্দ করবেন। তিনি জবাব দিলেন, হাঁ। বর্ণনাকারী বলেন, অতপর তিনি তার (কা'ব ইবনে আশরাফ) কাছে গেলেন এবং (আলাপ প্রসঙ্গে) বলতে থাকলেন, এই লোকটি অর্থাৎ নবী (স) আমাদেরকে বিরক্ত ও অতিষ্ঠ করে তুলেছে। সে আমাদের নিকট শুধু সাদকা চায়। জবাবে সে (কা'ব ইবনে আশরাফ) বলল, তোমরাও তাকে অতিষ্ঠ করে তোল। তিনি (মুহাম্মাদ ইবনে মাসলামাহ) বললেন, আমরা তো তার আনুগত্য গ্রহণ করেছি, এখন আর তাকে পরিত্যাগ করতে পারছি না। তবে এখন অপেক্ষায় আছি তার কাজের পরিণতি দেখার জন্য। তিনি (বর্ণনাকারী জাবের) বলেন, তিনি (মুহাম্মাদ ইবনে মাসলামাহ) এভাবে তার সাথে কথা বলতে বলতে এক সময় সুযোগ বুঝে তাকে হত্যা করলেন।

১৫৯-অনুচ্ছেদ ঃ মুসলমানদের সাথে যুদ্ধরত কাকেরদের গোপনে হত্যা করা।

٢٨.٧ عَنْ جَابِرٍ عَنِ النَّبِيِّ عَنْ النَّالِ اللَّهُ عَالَى اللَّهُ عَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَالَى اللَّهُ عَالَى اللَّهُ عَالَى اللَّهُ عَالَى اللَّهُ عَالَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى الْمُعَلِّمُ عَلَى الْمُعَلِّمُ عَلَى الْمُعْمِي عَلَى الْمُعْمِي عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُعْمِي عَلَى الْمُعْمِي عَلَى الْمُعْمِيْعِ عَلَى الْمُعْمِي عَلَى الْمُعْمِي عَلَى الْمُعْمِي عَلَى الْم

২৮০৭. জাবের (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (স) বললেন, কা'ব ইবনে আশরাফের হত্যার দায়িত্ব গ্রহণ করতে পারে, এমন কেউ আছে কি ? মুহাম্মাদ ইবনে মাসলামাহ বললেন, আমি তাকে হত্যা করি, তা কি আপনি পসন্দ করবেন ? তিনি (স) বললেন, হাঁ। মুহাম্মাদ ইবনে মাসলামাহ আর্য করলেন, তাহলে (আমার ইচ্ছামতো) তাকে কিছু বলার অনুমতি প্রদান করলান।

১৬০-অনুচ্ছেদ ঃ শত্রুর অনিষ্ট থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য যে ধরনের বাহানা বাজী জায়েয তার বর্ণনা। আবদ্প্রাহ ইবনে উমার থেকে বর্ণিত। রস্পুল্লাহ (স) ইবনে সাইয়াদের কাছে যাওয়ার জন্য যাত্রা করলেন। উবাই ইবনে কা'বও তার কাছে যাওয়ার জন্য রস্পুল্লাহ (স)-এর সঙ্গী হলেন। ইবনে সাইয়াদ সম্পর্কে নবী (স)-কে বলা হল যে, সে খেজুর বাগানে অবস্থান করছে। নবী (স) খেজুর শাখার আড়ালে আড়ালে গা ঢাকা দিয়ে ইবনে সাইয়াদের কাছাকাছি পৌছলে তার মা রস্পুল্লাহ (স)-কে দেখতে পেয়ে তাকে (ইবনে সাইয়াদকে) ডেকে বলল, হে সাফ (ইবনে সাইয়াদ) দেখো না, মুহাম্বাদ এসেছেন। এ সময় ইবনে সাইয়াদ তার চাদর বৃত্ত্ব

বিছিরে তরে তন তন করছিল। রস্পুলাহ (স) বললেন, তার মা যদি তাকে না ডাকত সে বেমনটি ছিল তেমনটিই থাকতে দিত, তাহলে সবকিছু শাষ্ট হয়ে বেত।

১৬১-অনুচ্ছেদ ঃ সমর সঙ্গীত গাওয়া এবং খন্দক খননকালে উচ্চখরে কবিতা বা সমর সঙ্গীত আবৃত্তি করা। সাহল ও আনাস নবী (স) খেকে এবং ইয়াবীদ সালামাহ খেকে এতদসক্রোপ্ত হাদীস বর্ণনা করেছেন।

২৮০৮. বারাআ ইবনে আবেব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, (খন্দক যুদ্ধের জন্য) খন্দক খননের সময় (একদিন) রস্পুলাহ (স)-কে দেখলাম, তিনি মাটি বহন করছেন আর মাটি লেগে তাঁর বুকের লোম ঢাকা পড়েছে। তিনি লোমশ ব্যক্তি ছিলেন। তিনি আবদুলাহ ইবনে রাওয়াহার যুদ্ধে অনুপ্রেরণাদায়ক এই কবিতাটি আবৃত্তি করছিলেন। "ছে আল্লাহ, তুমি করুণা না করলে আমরা সৎ পথপ্রাপ্ত হতাম না, নামায়ও পড়তাম না এবং সাদকাও দিতাম না। সুতরাং আমাদের প্রতি শান্তি নাযিল কর এবং শক্রর মুকাবিলায় দৃঢ়পদ রাখ। শক্ররা আমাদের উপর ক্রমাগতভাবে অত্যাচার করে চলেছে। তারা যখনই বিপর্যর সৃষ্টি করতে চেয়েছে আমরা তখনই তা প্রত্যাখ্যান করেছি।" এই কথাওলো তিনি উচ্বরে উচারণ করছিলেন।

১৬২-অনুচ্ছেদ ঃ যে ব্যক্তি অশ্বপৃঠে হির থাকতে অকম।

٢٨٠٩ عَنْ جَرِيْرٍ قَالَ مَا حَجَبَنِي النَّبِيِّ ﷺ مُنْذُ اَسْلَمْتُ وَلاَ رَاٰنِيُ اللَّهِ اللَّبِيِّ ﷺ مُنْذُ اَسْلَمْتُ وَلاَ رَاٰنِيُ اللَّهِ النَّبِيِّ عَلَى الْخَيْلِ فَضَرَبَ بِيَدِهِ فِي أَيْبَتُمُ وَجُهِي وَاَجُعْلُهُ هَادِيًا مَهُدِيًا ـ
 صَدْرِي وَقَالَ اَللَّهُمَّ ثَبِّتُهُ وَاجُعْلُهُ هَادِيًا مَهُدِيًا ـ

২৮০৯. জারীর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, যখন থেকে আমি ইসলাম গ্রহণ করেছি তখন থেকে রস্লুলাহ (স) আমাকে বাধাদান করেননি (অর্ধাৎ আমার কোন আবদার অপূর্ণ রাখেননি বা বাড়িতে প্রবেশ করতে বাধা প্রদান করেননি) এবং আমাকে দেখলেই মুচকি হাসি দিয়েছেন। (এক সময়ে) আমি তাঁর কাছে অভিযোগ করলাম যে, আমি ঘোড়ার পিঠে স্থির হয়ে বসে থাকতে পারি না। (তাই) তিনি আমার বুকে সজোরে

চাপড় দিয়ে দোয়া করলেন যে, হে আল্লাহ ! তাকে ছির রাখ এবং সংপথ প্রদর্শনকারী ও সংপথ প্রাপ্ত করে দাও।

১৬৩-অনুচ্ছেদ ঃ চাটাই পৃড়িয়ে জখমে লাগান, পিতার চেহারা থেকে কন্যার রক্ত ধোরা এবং ঢালে পানি বয়ে আনার বর্ণনা।

২৮১০. আবু হাযেম (রা) বর্ণনা করেছেন, লোকেরা সাহল ইবনে সা'দ আস সা'য়েদীকে (রা) জিজ্ঞেস করল, কি দিয়ে রস্লুলুরাহ (স)-এর জখমের চিকিৎসা করা হয়েছিল ? তিনি জবাব দিলেন, এ ব্যাপারে আমার চাইতে বেলী কেউ-ই জানে না। আলী (রা) তাঁর ঢালে করে পানি বহন করে আনছিলেন আর ফাতেমা (রা) তাঁর চেহারা থেকে রক্ত ধুয়ে পরিকার করছিলেন। অতপর একখানি চাটাই নিয়ে জ্বালিয়ে তা রস্লুলুরাহ (স)-এর জখমে লাগান হয়েছিল।

১৬৪-অনুন্দেদ ঃ যুদ্ধে অবাস্থিত ঝগড়া ও মতানৈক্য এবং ইমামের অবাধ্য ব্যক্তিকে (ইমামের প্রতি আনুগত্য প্রত্যাহারকারী) শান্তি প্রদান করা। মহিমানিত ও কক্ষণামর আল্লাহর বাণী ঃ

"আর তোমরা আল্লাহ ও তাঁর রস্লের আনুগত্য কর এবং (জিহাদের ব্যাপার নিরে) পরস্পর বগড়ার লিও হয়ো না। তাহলে তীক্র ও দুর্বল হয়ে পড়বে এবং যুদ্ধের ফলা-ফল তোমাদের প্রতিকৃলে চলে যাবে। বরং ধৈর্যধারণ কর, কেননা আল্লাহ ধৈর্য-ধারণকারী ও সহনশীলদের সঙ্গে থাকেন।"—(আনফাল 2 ৪৬)।

٢٨١١ عَنْ سَعَيْدِ بْنِ اَبِي بُرْدَةَ عَنْ اَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ اَنَّ النَّبِيَّ عَثَ بَعَثَ مُعَادًا وَابَا مُوْسَى الِي الْيَمْنِ قَالَ يَسَرِّا وَلاَ تُعَسَّرِا وَبَشَرِّا وَبَشَرِّا وَلاَ تُتُغْرِا وَتَطَاوَعَا وَلاَ تَخْتَلفا \_ . وَلاَ تَخْتَلفا \_ .

২৮১১. সাঈদ ইবনে আবু ব্রদাহ তার পিজা ও দাদা থেকে বর্ণনা করেছেন। নবী (স)
মুআয এবং আবু মুসাকে ইয়ামানে প্রেরণের সময় উপদেশ দান করলেন ঃ তোমরা লোকদের জন্য সহজ্ঞসাধ্য কাজ করবে, কষ্টদায়ক কাজ করবে না। আমার বাণী ওনাবে, (নৈরাশ্যঞ্জনক কথা বলে) বীতশ্রদ্ধ করবে না এবং ঐকমত্য সহকারে কান্ধ করবে, মতানৈক্য সৃষ্টি করবে না।

٢٨١٢ - عَنِ الْبَرَاء بُن عَازَبِ يُحَدَّثُ قَالَ جَعَلَ النَّبِيُّ ﷺ عَلَى الرَّجَّالَةِ يَوْم أُحُد وَكَانُوا خَمْسِيْنَ رَجُلاً عَبْدَ اللَّهِ بْنَ جُبِيْرِ فَقَالَ اِنْ رِٱيْتُمُونَا تَخْطَفْنَا الطَّيْرُ فَلاَ تَبْرَحُوا مَكَانَكُمُ هٰذَا حَتَّى أُرْسِلَ الَّيْكُمْ وَانْ رَآيْتُمُونَا هَزَمْنَا الْقَوْمَ وَآوْطَانَاهُمْ فَلاَ تَبْرَحُوا حَتِّى أُرْسِلَ الْيَكُمْ فَهَزَمُوْهُمْ قَالَ فَانَا وَاللَّه رَآيَتُ النَّسَاءَ يَشْتَددْنَ قَدْ بَدَتْ خَلاَخْلُهُنَّ وَاسْوَقُهُنَّ رَاهْعَاتِ ثِيَابَهُنَّ فَقَالَ اَصْحَابُ عَبْد اللَّه بْن جَبّيرٍ الْغَنيْمَةَ أَيْ قَوْمُ الْغَنيْمَةَ ظَهَرَ اَصْحَابُكُمْ فَمَاتَنْتَظرُونَ فَقَالَ عَبْدُ اللَّه بْنُ جُبَيْر اَنَسيْتُمْ مَاقَالَ لَكُمْ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قَالُوا وَاللَّه لَنَاتِيَنَّ النَّاسَ فَلَنُصيْبَنَّ منَ الْغَنيْمَة فَلَمَّا اَتَوْهُمْ صُرفَتُ وُجُوهُهُمْ فَاقْبِلُوا مِنْهَزِمِيْنَ فَذَاكَ اذْ يَدَعُوهُمُ الرَّسُولُ فِي ٱخْرَاهُمْ فَلَمْ يَبْقَ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ غَيْرُ إِثْنَى عَشَرَ رَجُلاً فَاصَابُوا منَّا سَبُعيْنَ وَكَانَ النَّبِيُّ ﷺ وَأَصْحَابُهُ أَصَابَ مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ يَوْمَ بَدْرِ ٱرْبَعِيْنَ وَمِانَةً سَبعيْنَ اَسبِيْرًا وَسَبَعِيْنَ قَتِيْلاً فَقَالَ اَبُوْ سَفْيَانَ اَفِى الْقَوْمِ مُحَمَّدٌ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ فَنَهَاهُمُ النَّبِيُّ عِيْثُ أَنْ يُجِيِّبُوهُ ثُمَّ قَالَ ﴿ أَفِي الْقَوْمِ ابْنُ أَبِي قُحَافَةَ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ تُمَّ قَالَ اَفى الْقَــوم ابْنُ الْخَطَّابِ تَلاَثَ مَرَّاتٍ ثُمَّ رَجَعَ الْى اَصْحَابِهِ فَقَالَ اَمًّا هُولًاء فَقَدْ قُتُلُواْ فَمَا مَلَكَ عُمَرُ نَفْسَهُ فَقَالَ كَذَبُّتَ وَاللَّه يَاعَدُوًّ الله انَّ الَّذيثَ عَدَدْتَ لَآحُيَاءِ كُلُّهُمْ وَقَدْ بَقَىَ لَكَ مَا يَسُووُكَ قَالَ يَوْمُ بِيَوْم بَدْرٍ وَالْحَرْبُ سجَالُّ انُّكُمْ سَتَجِدُونَ فِي الْقَوْمِ مُثْلَةً لَمْ امْرْبِهَا وَلَمْ تَسُونِي ثُمَّ اَخَذَ يَرتَجِزُ أَعْلُ هُبُلُ أُعُلُ هُبُلُ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ اَلاَتُجِيْبُوا لَهُ قَالُوا يَا رَسَوْلَ اللَّهِ مَانَقُولُ قَالَ قُولُوا اللَّهُ اَعْلَى وَاجَلُّ قَالَ انَّ لَنَا الْعُزَّى وَلاَ عُزَّى لَكُمْ فَقَالَ النَّبِيُّ عَيْ لاَ تُجيبُواْ لَهُ قَالَ قَالُواْ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَانَقُولُ قَالَ قُولُوا اللَّهُ مَوْلَانَا وَلاَ مَوْلَى لَكُم ـ

২৮১২. বারাআ ইবনে আযেব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, উহুদ যুদ্ধের দিন নবী (স) আবদুল্লাহ ইবনে যুবায়ের (রা)-কে পঞ্চাশ জন পদাতিক সৈন্যের একটি দলের নেতা নিযুক্ত করে নির্দেশ দিলেন, যদি দেখ পাখী আমাদের গোশত ছিড়ে ছিড়ে খাচ্ছে তবুও

ডেকে না পাঠান পর্যন্ত এই জায়গা পরিত্যাগ করবে না। আর যদি দেখ যে, আমরা শক্রদলকে পরাস্ত ও পদদলিত করেছি, তবুও ডেকে না পাঠান পর্যন্ত এ জায়গা পরিত্যাগ করো না। যুদ্ধে তিনি কাফেরদের পরাস্ত করলেন। (বর্ণনাকারী বারাআ বলেন,) আল্লাহর শপথ, আমি দেখলাম, কাফেরদের মহিলারা পরিধেয় বস্ত্র টেনে ধরে দ্রুত দৌড়িয়ে পলায়ন করছে। ফলে তাদের উরু এবং পায়ের গোছা পর্যন্ত প্রকাশ হয়ে পড়েছে। এ দৃশ্য দেখে আবদুল্লাহ ইবনে যুবায়েরের সঙ্গীগণ বলে উঠলো, হে লোকেরা ! গনীমাতের মাল সংগ্রহ কর। গনীমাতের মাল সংগ্রহ কর। কিসের অপেক্ষা করছো ? তোমাদের সঙ্গীরা বিজয়ী হয়েছে। একথা শুনে আবদুল্লাহ তাদেরকে বললেন, রসৃশুল্লাহ (স)-এর নির্দেশ কি তোমরা বিশ্বত হয়ে গেলে ? তারা জবাব দিল, আল্লাহর শপথ, আমরা এখন লোকদের (কাম্বের) নিকট গিয়ে গনীমাতের মাল সংগ্রহে অংশ নেব। সুতরাং তারা সেখানে পৌছলে অবস্থা পরিবর্তিত হয়ে গেল এবং তারা পরাজিত হয়ে পলায়নপর হলো। এ সময়ই রসুল তাদেরকে পিছন থেকে ডাকছিলেন। তখন নবী (স)-এর পিছনে বারজন লোক ছাড়া আর কেউ ছিল না। (এ যুদ্ধে) তারা (কাফেররা) আমাদের সত্তর জন লোককে শহীদ করল। নবী (স) ও সাহাবাগণ বদর যুদ্ধে তাদের (কাফেরদের) সত্তর জনকে নিহত ও সত্তর জনকে বন্দী করে মোট একশ' চল্লিশ জনকে কাব করেছিলেন। যদ্ধ শেষে আবু সৃফিয়ান চিৎকার করে "মুহামাদ কি ওখানে লোকদের মধ্যে আছে ?" এরপ তিনবার বলল। তার কথার জবাব দিতে নবী (স) নিষেধ করলেন। আবু সুফিয়ান তারপর চিৎকার করে ডাকল, আবু কোহাফার পুত্র কি আছে ? সে তিনবার এরপ বলল। এরপর আবার ডেকে বলল, খাত্তাবের পুত্র কি আছে ? এবারও তিনবার বলল। কিন্তু কোন জবাব না পেয়ে নিজের লোকজনের দিকে ঘুরে বলল এসব লোক নিহত হয়েছে। এ সময় উমার আত্মসংবরণ করতে না পেরে বলে উঠলেন, হে আল্লাহর দুশমন ! তোর ধারণা সব মিথা। তুই যাদের নাম ধরে ধরে ডাকলি, তারা সবাই জীবিত আছে। আর তোকে যা কষ্ট দেবে তা-ই এখন বাকি (অর্থাৎ এখন তোর নিজের পালা-ই মাত্র অবশিষ্ট আছে)। আবু সুফিয়ান বলল. আজকের দিন বদরের দিনের প্রতিশোধ হয়ে গেল। আর যুদ্ধ তো পানপাত্রের মত। (পানপাত্র এক হাতে স্থির থাকে না)। তোমরা তোমাদের (নিহত) কিছু লোকের নাক কান কর্তিত পাবে। অবশ্য এরপ করার জন্য আমি নির্দেশ দান করিনি, কিন্তু এতে আমার কোন দুঃখও নেই। এরপর সে (আবু সুফিয়ান) কবিতার ছন্দে উচ্চস্বরে বলতে লাগল, হোবলের জয় ! হোবলের জয় !! এ সময় নবী (স) সাহাবাদের বললেন, তোমরা কি তার কথার জবাব দেবে না ? সাহাবাগণ বললেন, হে আল্লাহর রসূল, বলুন, আমরা কি বলে জবাব দেব 🛽 তিনি বললেন, তোমরা বল, "আল্লাহ মহান ! তাঁর নেই ক্ষয় !!" একথার জবাবে আবু সুফিয়ান বলল, মোদের আছে উয্যা, তোমাদের উয্যা নেই। নবী (স) সাহাবাগণকে বললেন, তোমরা জবাব দিচ্ছো না কেন ? সাহাবাগণ বললেন, হে আল্লাহর রসূল ! আমরা কি বলে জবাব দেব ? তিনি বললেন, তোমরা বল 🕫 মোদের মাওলা আল্লাহ তোমাদের মাওলা নেই।

১৬৫-অনুচ্ছেদ ঃ রাত্রিকালে ভীতসম্ভ্রন্ত হলে।

٢٨١٣ عَنْ اَنَسِ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللهِ ﴿ اللَّهِ الْحَسَنَ النَّاسِ وَاَجُوبَهُ النَّاسِ وَاَجُوبَهُ النَّاسِ وَاَجُوبَهُ النَّاسِ وَاَجُوبَهُ النَّاسِ وَاَجُوبَهُ النَّاسِ قَالُ فَتَلَقَّاهُمُ أُ

النَّبِيُّ ﷺ عَلَى فَرَسَ لِأَبِي طَلَحَةَ عُرى وَهُوَ مُتَقَلِّدٌ سَيْفَةُ فَقَالَ لَمْ تُرَاعُوا لَمْ تُرَاعُوا ثُمُّ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَجَدْتُهُ بَحُرًا يَعَنِى الْفَرَسَ ـ

২৮১৩. আনাস (রা) বর্ণনা করেন, রস্পুরাহ (স) ছিলেন লোকদের মধ্যে সবচেয়ে সূত্রী, সবচেয়ে দানশীল এবং সবচেয়ে সাহসী। একরাত্রে মদীনাবাসীগণ একটি শব্দ শুনে শীতসন্ত্রস্ত হয়ে পড়লে নবী (স) আবু তালহার ঘোড়ার পিঠে আরোহণ করে গলদেশে তরবারী ঝুলিয়ে বের হলেন এবং গোটা মদীনা নগরী খুরে এসে বললেন, ভয় পাচ্ছ কেন । ভয়ের কোন কারণ নেই। তিনি ঘোড়াটি সম্পর্কে মন্তব্য করলেন, আমি একে নদীর প্রোতের ন্যায় বেগবান পেয়েছি।

১৬৬-অনুচ্ছেদ ঃ শত্রুকে দেখে লোকদের তনিরে বিপদ বিপদ বলে চিৎকার করা।

٢٨١٤ عَنْ سَلَمَةَ أَنَّهُ آخَبَرَهُ قَالَ خَرَجْتُ مِنَ الْدَيْنَةَ ذَاهَبًا نَحُو الْغَابَةِ حَتَّى الْأَ كُنْتُ بِئَنِيَةِ الْغَابَةِ لَقَينِي غُلامُ لِعَبْدِ السرَّحْمَٰنِ بْنِ عَوْف قُلْتُ وَيْحَكَ مَابِكَ قَالَ أَخِذَتُ لِقَاحُ النَّبِيِ ﴿ الْمَابَيِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللّلَهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللللَّا اللَّهُ اللللللَّهُ الللَّهُ الل

২৮১৪. সালামাহ (রা) বর্ণনা করেন, এক সময় আমি মদীনা থেকে গাবার উদ্দেশ্যে বাদ্দিলাম। আমি গাবার একটা কুদ্র পাহাড়ের পাদদেশে পৌছলাম। সেখানে আবদুর রহমান ইবনে আওকের দাস আমার সাথে সাক্ষাত করল। আমি তাকে বললাম, তোমার কর্বনাশ হোক। কি ব্যাপার বলত । সে বলল নবী (স)-এর দুশ্ববতী উদ্ভীগুলো (আন্তাবল থেকে) ছিনিয়ে নেয়া হয়েছে। আমি জিজ্জেস করলাম, কারা ছিনিয়ে নিয়েছে। সে বলল, গাংকান ও ফাযারাহ গোত্রীয় লোকেরা। আমি তৎক্ষণাং বিপদ! বিপদ!! বলে তিনবার এত জােরে চিংকার করলাম যে, মদীনার উভয় প্রান্তের লােকদেরকে তা তনিয়ে দিলাম। এরপর আমি দ্রুতগতিতে ছিনতাইকারীদের সামনে গিয়ে দাঁড়ালাম। তারা উদ্ভীগুলো ছিনতাই করে নিয়ে যাচ্ছিল। আমি তাদের প্রতি তীর নিক্ষেপ করতে আরম্ভ করলাম। আমি তাদের বলছিলাম, আমি হলাম আকওয়ার পুত্র, আর আচ্ছকের দিনটি হল হীন প্রকৃতির লােকদের ধ্বংসের দিন। এভাবে তারা পানি পান করার পূর্বেই আমি তাদের

কবল থেকে উদ্রীগুলোকে উদ্ধার করে হাঁকিয়ে নিয়ে চললাম। পথিমধ্যে নবী (স)-এর সাথে সাক্ষাত হলে বললাম, হে আল্লাহর রস্ল ! ঐ লোকগুলো পিপাসার্ত। পানি পান করার পূর্বেই আমি এগুলোকে তাদের নিকট থেকে উদ্ধার করে এনেছি। এখন আপনি তাদের পিছু ধাওয়া করতে লোক প্রেরণ করুন। তিনি বললেন, হে আকওয়ার পুত্র, তুমি তো তাদের ওপর বিজয় লাভ কয়েছ, এখন তাদের প্রতি দয়ার্দ্র হও। তারা তো এখন । নিজের লোকদের মাঝে পৌছে আতিথ্য ও সেবা গ্রহণ করছে।

১৬৭-অনুচ্ছেদ ঃ জিহাদের ময়দানে যদি কেউ বলে, ওকে পাকড়াও কর ; আমি অমুকের পুত্র, সালামাহ বলেছিলেন, ওকে ধর, আমি আকওরার পুত্র বলছি।

٣٨١٥ عَنْ أَبِي الشَّحَقَ قَالَ سَالً رَجُلِ وَالْبَرَاءَ فَقَالَ يَا أَبَا عُمَارَةً أَوْلَيْتُمُ يَوْمَ حُنَيْنٍ قَالَ الْبَرَاءَ وَإِنَا أَسْمَعُ أَمَّا رَسُولُ اللهِ عَنْ لَمْ يُولٌ يَوْمَنْدٍ كَانُ أَبُو سَفْيَانَ بَنُ الْحَارِثِ آخِذًا بِعِنَانِ بَغْلَتِهِ فَلَمَّا غَشْيَهُ الْمُشْرِكُونَ نَزَلَ فَجَعَلَ ابُو سَفْيَانَ بَنُ الْحَارِثِ آخِذًا بِعِنَانِ بَغْلَتِهِ فَلَمَّا غَشْيَهُ الْمُشْرِكُونَ نَزَلَ فَجَعَلَ ابُو سَفْيَانَ بَنُ النَّاسِ يَقُولُ أَنَا النَّبِيُ لَا كَذَبَ أَنَا إِبْنُ عَبْدِ الْمُطَلِّبِ قَالَ فَمَا رُويَى مِنَ النَّاسِ يَوْمَنْدٍ آشَدُ مَنْهُ .

২৮১৫. আবু ইসহাক (রা) থেকে বর্ণিত। এক ব্যক্তি বারাআ ইবনে আযেবকে জিজেস করল, হে আবু উমারাহ। আপনারা কি হ্নায়েন যুদ্ধের দিন জিহাদের ময়দান থেকে পালায়ন করেছিলেন। আমি ভনলাম এ কথার পর বারাআ তার জবাব দিলেন। তিনি বললেন, সেদিন তো রস্পুরাহ (স) পলায়ন করেননি। রবং আবু সুফিয়ান ইবনে হারেস তার খলরটির লাগাম টেনে ধরে দাঁড়িয়েছিলেন। তাঁকে ঘিরে মুশরিকরা চতুর্দিক হতে আক্রমণ করতে লাগলে তিনি সওয়ারীর পিঠ থেকে নেমে বলতে থাকলেন, আমি যে নবী তা মিখ্যা নর। আমি আবদুল মুন্তালিবের সন্তান। বারাআ বর্ণনা করেন, সেদিন তাঁর চেয়ে বড় বীর আর কাউকে দেখা যায়নি।

১৬৮-অনুচ্ছেদ ঃ কোন ব্যক্তিবিশেষের সিদ্ধান্ত মেনে নিতে রাজী হরে শত্রুদের দুর্গ, যার খুলে বেরিয়ে আসা।

٣٨١٦ عَنْ آبِيْ سَعِيْدِ الْخُدْرِيِّ قَالَ لَمَّا نَزَلَتْ بَنُوْ قُرِيْظَةَ عَلَى حَكُم سَعْدِ هُوَ إِبْنُ مُعَادِ بَعَثَ رَسُولُ اللهِ عَنْ وَكَانَ قَرِيْبًا مِنْهُ فَجَاءَ عَلَى حِمَارٍ فَلَمَّا دَنَا قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْ قُومُو اللهِ سَيْدِكُم فَجَاءَ فَجَلَسَ الِي رَسُولُ اللهِ مَنْهُ فَعَالَ مَسُولً اللهِ مَنْ فَقَالَ لَهُ انَّ مَقُلًاء مَزَلُوا عَلَى حُكُمكَ قَالَ فَانِيِّ اَحْكُمُ أَنْ تَقَتَّلَ الْمُقَاتِلَةُ وَانْ تُسْبِي الذَّرِيَّةُ قَالَ لَقَدْ حَكَمْتَ فِيهُمْ بِحُكُم الْمَلِكِ .

২৮১৬. আবু সাঈদ খুদরী (রা) বর্ণনা করেন, সা'দ ইবনে মু'আ্যের ফায়সালা মেনে নেয়ার শর্তে (ইয়াছদী) বনী কোরায়্যা গোত্র দুর্গদ্বার খুলে বেরিয়ে আসলে রস্লুল্লাহ (স) সা'দ ইবনে মু'আ্যকে আনার জন্য লোক প্রেরণ করলেন। তিনি (সা'দ) নিকটবর্তী একটা জায়গাতেই অবস্থান করছিলেন। তিনি (সা'দ) কাছাকাছি এসে পৌছলে রস্লুল্লাহ (স) লোকদেরকে বললেন, তোমাদের নেতাকে স্বাগতম জানাতে দাঁড়িয়ে যাও। তিনি এসেরস্লুল্লাহ (স)-এর পাশে বসলেন। তিনি (স) তাঁকে বললেন, এসব লোকেরা (বনী কোরায়্যা গোত্রের ইয়াছদী) তোমার ফায়সালা মেনে নেয়ার শর্তে দুর্গদ্বার খুলে বেরিয়ে এসেছে। সা'দ বললেন, তাদের ব্যাপারে আমার ফায়সালা হল, তাদের মধ্যে যুদ্ধ করতে সক্ষম এমন স্বাইকে হত্যা করতে হবে এবং অপ্রাপ্তবয়ক্ষ ও অন্যান্যদের বন্দী করা হবে। একথা শুনে নবী (স) বললেন, তাদের ব্যাপারে তুমি রাজার (আল্লাহ) ন্যায়ই ফায়সালা করলে।

১৬৯-অনুচ্ছেদ ঃ কোন বন্ধীকে হত্যা করা এবং কোন বন্দীকে হাত-পা বেঁধে নির্দিষ্ট জায়গায় দাঁড় করিয়ে হত্যা করা।

٧٨١٧ - عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكِ اَنَّ رَسُوْلَ اللهِ هَ حَفَ دَخَلَ عَامَ الْفَتْحِ وَعَلَىٰ رَاسُهِ اللهِ عَلَىٰ رَاسُهِ الْمَغْفَرُ فَلَمَّا نَزَعَهُ جَاءَ رَجُلُّ فَقَالَ اِنَّ اِبْنَ خَطَلٍ مُتَعَلِّقٌ بِأَسْتَارِ الْكَعْبَةِ فَقَالَ اِنَّ اِبْنَ خَطَلٍ مُتَعَلِّقٌ بِأَسْتَارِ الْكَعْبَةِ فَقَالَ النَّ اِبْنَ خَطَلٍ مُتَعَلِّقٌ بِأَسْتَارِ الْكَعْبَةِ فَقَالَ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ

২৮১৭. আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত। মক্কা বিজয়ের বছর নবী (স)-এর মক্কা প্রবেশের সময় তাঁর মাথায় শিরস্ত্রাণ পরা ছিল। যে সময় তিনি মাথা থেকে শিরস্ত্রাণ নামিয়ে রাখলেন, সেই সময় একজন লোক এসে তাঁকে জানাল যে, ইবনে খাতাল কা বা ঘরের গিলাফ ধরে দাঁড়িয়ে আছে। নবী (স) বললেন, তাকে হত্যা কর।

১৭০-অনুন্দেদ ঃ কেউ কি নিজেকে বন্ধী করাতে পারে ? যে ব্যক্তি স্বেচ্ছায় বন্দীত্ বরণ করে না এবং নিহত হওয়ার পূর্বে যে দু'রাকাআত নামায পড়ে।

٢٨١٨ عَنْ اَبِي هُرَيْرَة قَالَ بَعَثَ رَسُولُ اللّٰهِ بِعَدَّ عَشَرَةَ رَهُط سَرِيَةً عَيْنًا وَاَمَّرَ عَلَيْهِمْ عَاصِم بْنَ ثَابِتِ الْاَنْصَارِيِّ جَدَّ عَاصِم بْنِ عُمْرَ فَانْطَلَقُوا حَتَّى اذَا كَانُوا بِالْهَدَاةِ وَهُوَ بَيْنَ عُسْفَانَ وَمَكَّةَ ذُكْرُوا لَحَى مَنْ هُذَيْل يُقَالُ حَتَّى اذَا كَانُوا بِالْهَدَاةِ وَهُو بَيْنَ عُسْفَانَ وَمَكَّةَ ذُكرُوا لَحَى مَنْ هُذَيْل يُقَالُ لَهُمْ بَنُو لِحَيَّانَ فَنَفَرُوا لَهُمْ قَرْيِنَا مِنْ مَائَتَى رَجُل كُلِّهُمْ رَامٍ فَاقْتَصَوْا أَثَارَهُمْ حَتِّى وَجَدُوا مَنْكُلَهُمْ تَمْرًا تَزَوَّدُوهُ مِنَ الْمَدِينَةِ فَقَالُوا هٰذَا تَمُن يَثْرِبَ فَاقْتَصَوْا أَثَارَهُمْ الْعَهُمُ الْعَهُمُ الْعَهُمُ الْعَهُمُ الْعَهُمُ الْعَهُمُ الْمَوْمَ فَقَالُوا لَعُمْ الْمَوْمُ فَقَالُوا لَيْ فَدُفَد وَاحَاطَ بِهِمُ الْقَوْمُ فَقَالُوا لَهُمْ إِنْزِلُوا وَاعْطُونَا بِأَيْدِيكُمْ وَلَكُمُ الْعَهْدُ وَالْمَيْتَاقُ وَلَا نَقْتُلُ مَنْكُم اَحَدًا قَالَ لَهُمْ إِنْزِلُوا وَاعْطُونَا بِأَيْدِيكُمْ وَلَكُمُ الْعَهْدُ وَالْمَيْتَاقُ وَلَا نَقْتُلُ مَنْكُم اَحَدًا قَالَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمَرْيُونَ وَاعْلُونَا بِأَيْدِيكُمْ وَلَكُمُ الْعَهْدُ وَالْمَيْتَاقُ وَلَا نَقْتُلُ مَنْكُم احَدًا قَالَ اللّهُ اللّهُ الْوَلُولُوا وَاعْطُونَا بِأَيْدِيكُمْ وَلَكُمُ الْعَهْدُ وَالْمَيْتَاقُ وَلَا نَقْتُلُ مَنْكُم احَدًا قَالَ اللّهُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمَالِولُولُولُولُولُوا وَاعْطُونَا بِأَيْدِيكُمْ وَلَكُمُ الْعَهْدُ وَالْمَيْتَاقُ وَلَا مَنْكُم الْمَلْ اللّهُ الْمُلْكُلُولُهُ اللّهُ الْعَلْمُ الْمُؤْمِلُونَا وَاعْلُونَا اللّهُ اللّهُ الْمُؤْمِ اللّهُ اللّهُ الْمُؤْمِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُؤْمِلُونَا وَاعْلُولُهُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ اللّهُ الْمُعُمُ الْمُؤْمُ اللّهُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُؤْمُ اللّهُ اللّهُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْ

صم بن ثابت امير السريّة امّا انّا كُلُّ الله لاَ انْزِلُ الْيَوْمَ فِي ذِمَّة كَافِرِ اللَّهُمَّ اَخْبِرْ عَنَّا نَبِيكَ فَرَمَوْهُمُ بِالنَّبِلِ فَقَتَلُوا عَاصِمًا فِي سَبُعَةٍ فَنُزَلَ الَّيْهِمُ تُلاَئَةُ رَهُطِ بِالْعَهْدِ وَالْمِيْتَاقِ مِنْهُمْ خِبَيْبُ الْاَنْصِنَارِيُّ وَابْنُ دَثْنَةَ وَرَجْلُ اخْرُ فَلَمَّا إِسْتَمْكُنُوا مِنْهُمْ أَطْلَقُوا أَوْتَأَنَ قِسِيِّهِمْ فَأَوْتَقُوهُمْ فَقَالَ الرَّجُلُ التَّالِثُ هٰذَا اَوَّلُ الْغَدْرِ وَاللَّهُ لاَ اَصْحَبُكُمْ اِنَّ فَيْ هَزُلاءَ لَاسْوَةً يُرْيِدُ الْقَتْلَىٰ فَجَرَّرُوهُ وَعَالَجُوهُ عَلَى أَنْ يَصْحَبَهُمْ فَأَبِّى فَقَتَلُوهُ فَانْطَلَقُوا بِخُبَيْبٍ وَابْنِ نَثِنَةً حَتَّى بَاعُوهُمَا بِمَكَّةً بَعْدَ وَقِعَة بَدْرِ فَابْتَاعَ خُبُيْبًا بَنُو الْحَارِثِ بِنِ عَامِرِينِ نَوفَلِ بِنِ عَبدِ مَنَافِ وَكَانَ خُبَيبِ هُوَ قَتَلَ الحَارِثَ بْنَ عَامِرٍ يَوْمَ بَدْرٍ فَلَبِثَ خُبَيْبٌ عِنْدَهُمْ أَسَيْرًا فَأَخْبَرَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عِيَاضٍ أَنَّ بِنْتَ الْحَارِثِ أَخْبَرَتُهُ أَنَّهُمْ حِيْنَ اِجْتَمَعُوا السَتَعَارَ مِنْهَا مُوسَى يَسْتَحِدُّبُهَا فَاعَارَتُهُ فَاخَذَ اِبْنًا لِي وَانَا غَافِلَةً حِيْنَ اَتَاهُ قَالَتْ فَرَجَدْتُهُ مُجْلسنة عَلَى فَخده وَالْمُؤْسَى بِيده فَفَرْعْتُ فَزْعَةُ عَرَفَهَا خُبِيْبٌ فِي وَجْهِي فَقَالَ تَخْشَيْنَ أَنْ اَقْتُلَهُ مَا كُنْتُ لِاَفْعَلَ ذَٰلِكَ وَاللَّهِ مَا رَأَيْتُ أَسَيْراً قَطُّ خَيْراً مِّنْ خَبَيْبٍ وَاللَّهِ لَقَدْ وَجَدْتُهُ يَوْمًا يَـأَكُلُ مِنْ قَطْفِ عِنْبِ فِيْ يَدِهِ وَانِّهُ لَمُونَقَ فِي الْصَيلِةِ وَمَا بِمَكَّةً مِنْ ثَمَرِ وَكَانَتْ تَقُولُ اِنَّهُ لَرِزْقُ مِنَ اللهِ رَزَقَهُ خُبَيْبًا فَلَمًّا خَرَجُوا مِنَ الْحَرَمِ لِيَقْتُلُوهُ فِي الْحِلِّ قَالَ لَهُمْ خُبَيْبً ذَرُوْنِيْ آرْكَعُ رَكَعَتَانِ فَتَرَكُوهُ فَرَكَعَ رَكَعَتَانِ ثُمَّ قَالَ لَـوْلاَ آنْ تَعْلُنُواْ آنَّ مَا بِي جَزَعْ لَطُولَتُهَا اللَّهُمَّ احْصِهِمْ عَدَدًا -

ما أَبَالِيْ حَيْنَ أَقْتَلُ مُسْلِماً \* عَلَىٰ آيِ شَقِّ كَانَ اللهِ مَصْرَعِيْ وَذَٰ لِكَ فِي ذَاتِ الْالِهِ وَإِنْ يَّشَا \* يُبَارِكِ عَلَىٰ أَوْ صَالِ شَلْرِ مُمَزَّعِ
فَقَتَلَهُ ابْنُ الْحَارِثِ فَكَانَ خُبَيْبُ هُ لَلَّ سَنَّ الْرَكَعَتَيْنِ لِكُلِّ إِمْسَرِيْ مُسْلِمٍ
قُتلَ صَبْرًا فَاسْتَجَابَ اللهُ لِعَاصِمِ بْنِ ثَابِتٍ يَوْمَ أَصِيْبَ فَأَخْبَرَ النَّبِيُ بَهِ اللهُ لِعَاصِمِ بْنِ ثَابِتٍ يَوْمَ أَصِيْبَ فَأَخْبَرَ النَّبِيُ بَيْكُ أَصَيْبَ فَأَخْبَرَ النَّبِي مُسْلِمِ اللهُ اللهُ عَاصِمِ حَيْنَ الْصَحَابَةُ خَبْرَهُمُ وَمَا أَصِيْبُوا وَبَعَثَ نَاسٌ مِنْ كُفّارٍ قُرَيْشِ إلى عَاصِمٍ حَيْنَ الصَّالَةُ فَتُلِ لِيُوْتَوْ البِشَيَءِ مِنْهُ يُعْرَفُ وَكَانَ قَدْ قَتَلَ رَجُلاً مِنْ عُظْمَانُهُمْ يَهُمْ عَلَمْ لَهُمْ يَهُمْ وَمَا اللهُ عَلَمَانُهُمْ يَهُمُ وَكَانَ قَدْ قَتَلَ رَجُلاً مِنْ عُظْمَانُهُمْ يَهُمْ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَمَانُهُمْ يَهُمْ اللّهُ الْمُ اللّهُ الْمَانُهُمْ يَهُمُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللّهُ الْمُؤْلِقُ لَيْ اللّهُ اللّهُ الْمُعْمَانُهُمْ يَهُمُ اللّهُ الْمَانُهُمْ عَلَى اللّهُ الْمُعْمَانُهُمْ يَهُمُ اللّهُ الْمُلْ اللّهُ الْمُؤْلِدِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُعْمَانُهُمْ يَعْمَالُومُ اللّهُ اللّهُ الْمُلْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُعْمَانُهُمْ يَهُمْ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

بَثْرٍ فَبُعِثَ عَلَى عَاصِمٍ مِثْلُ الظُّلَّةِ مِنَ الدَّبْرِ فَحَمَتْهُ مِنْ رَسُوْلِهِمْ فَلَمْ يَقْدِرُوْا عَلَى أَنْ يَّقْطَعَ مِنْ لَحْمِهِ شَيْئًا ۔ ، ،

২৮১৮. আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। রসৃশুল্লাহ (স) আসেম ইবনে উমার ইবনে খাত্তাবের নানা আসেম ইবনে সাবেত আনসারীর নেতৃত্বে দশজন শোকের একটি গোয়েন্দাদলকে গোয়েন্দাগিরীর জন্য প্রেরণ করলেন। তারা রওয়ানা হয়ে মক্কা এবং উসফানের মধ্যবর্তী হাদাত নামক জায়গায় পৌছলে বনু লেহইয়ান নামক হোযায়েল গোত্রের একটি শাখা গোত্র তা জ্বানতে পারে এবং প্রায় দু'শত সুদক্ষ তীরন্দাজের একটি দল প্রস্তুত করে তাদের বিরুদ্ধে প্রেরণ করে। তারা পদচিহ্ন ধরে তাদেরকে অনুসরণ করতে থাকে। তাদের পরিভ্যক্ত খাওয়া খেজুর যা তারা পথের সম্বল হিসেবে মদীনা <del>থেকে</del> এনেছিল, দেখতে পেয়ে তারা বলে উঠল, এতো ইয়াসরিবেরই খেজুর দেখছি। কামেই তারা উক্ত পদচিহ্ন ধরেই অগ্রসর হতে থাকে। আসেম এবং তাঁর সঙ্গীগণ ডাদের দেখে একটি পাহাড়ের চূড়ায় আরোহণ করেন। এমতাবস্থায় বনু লেহইয়ান গোত্রের লোকেরা চারদিক থেকে তাদেরকে ঘিরে ফেলে। অতপর তারা আসেম এবং তাঁর সঙ্গীদেরকে সম্বোধন করে বলতে থাকে, তোমরা নেমে এসে আমাদের কাছে আত্মসমর্পণ কর। আমরা ওয়াদা ও প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি যে, তোমাদের একজনকেও আমরা হত্যা করব না। (তা খনে) গোয়েন্দাদলের নেতা আসেম ইবনে সাবেত বললেন, আল্লাহর শপথ, কাফেরের প্রদন্ত নিরাপত্তায় কখনো আমি (পাহাড় থেকে) নামব না। এ সময় তিনি দোআ করলেন, হে আল্লাহ ! আমাদের দুরবস্থার খবর তোমার নবীকে জানিয়ে দাও। কাফেররা তাদেরকে তীর বর্ষণ করে পাহাড়ের চূড়ায় অবস্থানকারী সাতজনসহ আসেমকে হত্যা করে ফে**লল**। অবশিষ্ট তিনজন তাদের (কাফেরদের) প্রদত্ত ওয়াদা ও প্রতিশ্রুতির ওপর নির্ভর করে পাহাড় শীর্ষ থেকে নেমে এলেন। এ তিনজন হলেন, খোবায়েব আনসারী, ইবনে দাসেনা এবং অপর এক ব্যক্তি। কাফেররা তাদের ওপর নিয়ন্ত্রণ লাভ করে ধনুকের রশি খুলে তাদেরকে শক্ত করে বেঁধে ফেলল। এ দেখে তৃতীয় ব্যক্তি বলল, এটা তো প্রথম বিশ্বাসঘাতকতা। আল্লাহর শপথ । আমি তোমাদের সাথে থাকব না। তাদের নীতিই অনুসরণ যোগ্য ছিল যারা শহীদ হয়ে গেছে। কাফেররা তাঁকে সঙ্গে নেয়ার জন্য টানাটানি করতে থাকল। কিন্তু তাতে তিনি সন্মত না হওয়ায় তারা তাঁকে হত্যা করে ফেলল এবং খোবায়েব ও ইবনে দাসেনাকে নিয়ে মক্কায় বিক্রি করল। এ ঘটনা বদর যুদ্ধের পরে সংঘটিত হয়। খোবায়েব যেহেতৃ বদর যুদ্ধে হারেস ইবনে আমেরকে হত্যা করেছি**লে**ন এ জন্য হারেস ইবনে আমের ইবনে নওফেল ইবনে আবদে মানাফের গোত্র প্রেতিশোধ গ্রহণের জন্য) খোবায়েবকে খরিদ করে নিল। সুতরাং তাদের গোত্রেই খোবায়েব বন্দী হিসেবে থেকে গেলেন।

বর্ণনাকারী যুহরী বলেন, আমাকে উবায়দুল্লাহ ইবনে আয়ায জ্বানিয়েছেন যে, হারেসের কন্যা তাকে জানিয়েছেন, গোত্রের সকলেই তাঁকে হত্যার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলে তিনি (খোবায়েব) গোপন অঙ্গের চুল পরিষ্কার করার জন্য তার (হারেসের কন্যার) কাছে একখানা ক্ষুর চাইলে সে তা দিল। হারেসের কন্যা বলেন, আমার অসাবধানতার কারণে

আমার একটি ছেলে তার কাছে চলে গেলে তিনি তাকে কাছে টেনে নিলেন। আমি দেখলাম তিনি ক্ষুরখানা হাতে করে ছেলেটাকে তার উরুর ওপর বসিয়ে রেখেছেন। আমি সাংঘাতিকভাবে ভীত হয়ে পড়লাম, খোবায়েব আমার চেহারা দেখেই তা উপলব্ধি করতে সক্ষম হলেন। তাই তিনি বললেন, তুমি কি আশঙ্কা করছ যে, আমি তাকে হত্যা করব ? আমি কখনই তা করব না। আল্লাহর শপথ, আমি (হারেসের কন্যা) খোবায়েবের চেয়ে উত্তম বন্দী আর কাউকে দেখিনি। আল্লাহর শপথ, আমি একদিন তাকে আঙুরের ছড়া হাতে নিয়ে খেতে দেখেছি, অথচ সে সময় তিনি বন্দী ছিলেন। মক্কায় সে সময় কোন ফল ছিল না । হারেসের কন্যা বলেন, ওতলো ছিল আল্লাহর তরফ থেকে খোবায়েবের জন্য প্রেরিত রিয়ক। যখন সবাই তাকে হত্যা করার জন্য হেরেমের বাইরে নিয়ে চলল—তখন খোবায়েব তাদেরকে বললেন, আমাকে দু' রাকাআত নামায় পড়তে দাও। তারা সুযোগ দিলে তিনি দু' রাকাআত নামায় আদায় করে বললেন, যদি তোমরা এ ধারণা করবে বলে আমি আশংকা না করতাম যে, আমি ভীত ও অধৈর্য হয়ে পড়েছি, তাহলে আমি নামায দীর্ঘায়িত করতাম। (তারপর তিনি আবেগ উদ্বেলিত হয়ে বললেন.) হে আল্লাহ ! তুমি এদেরকে (মুশরিক) এক এক করে গুণে গুণে হত্যা কর ! তারপর তিনি বললেন, আমি আল্লাহর পথে মুসলমান হিসেবে শাহাদাত বরণ করতে প্রস্তুত হচ্ছি, তাই মৃত্যুর পর আমি যে পাশেই ঢলে পড়ি না কেন, তাতে আমার কোনই পরোয়া নেই। আর এসব কিছ একমাত্র মহান আল্লাহর উদ্দেশ্যেই বরণ করে নিচ্ছি। তাই তিনি যদি ইচ্ছা করেন, তাহলে দেহের কর্তিত প্রতি অংশেই বরকত প্রদান করবেন। অতপর হারেসের পুত্র তাঁকে শহীদ করণ। এভাবে প্রত্যেক বন্দী অবস্থায় নিহত মুসলমানদের জন্য খোবায়েবই দু'রাকাআত নামায আদায়ের সূনাত (নিয়ম) প্রচলন করলেন। আর আসেম ইবনে সাবেতের শহীদ হওয়ার সময়ের দোয়া আল্লাহ কবুল করে নিলেন এবং তার খবর নবী (স)-কে জানিয়ে **দিলেন।** যেদিন তাদেরকে শহীদ করা হয় সেদিনই তিনি সাহাবাদের তা জানালেন। আসেমের শাহাদাতের সংবাদ কাফের কুরাইশদের নিকট পৌছলে তাদের কিছু লোক তাঁর শাহাদাত সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়ার জন্য তার দেহের কিছু অংশ কেটে আনার জন্য লোক **প্রেরণ করল**। কেননা তিনি বদর যুদ্ধের দিন কুরাইশদের একজন গণ্যমান্য লোককে হত্যা করেছিলেন। কিন্তু আসেমের মৃতদেহের চারদিকে মৌমাছির ঝাঁক মেঘমালার মত ছেয়ে থেকে কুরাইশদের প্রেরিত লোকের হাত থেকে তাঁকে রক্ষা করল। সূতরাং তারা তাঁর শরীরের কোন অংশই কেটে নিতে সক্ষম হল না।

১৭১-चनुरन्द । वद्गीयुक्ति।

٢٨١٩ عَنْ أَبِي مُوسَلَى قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَنْ فَكُوا الْعَانِي يَعْنِي الْاَسِيْرَ
 وَاَطْعِمُوا الْجَائِعَ وَعُودُوا الْمَرِيْضَ ـ

২৮১৯. আবু মৃসা (রা) বর্ণনা করেন, রসূলুল্লাহ (স) বলেছেন, যুদ্ধবন্ধীদের মুক্ত কর, ক্ষুধার্তকে খাদ্য দান কর এবং পীড়িতের সেবা কর।

. ٢٨٢ - عَنْ اَبِيْ حُجَيْفَةَ قَالَ قُلْتُ لِعَلِيَّ هَلْ عِنْدَكُمْ شَيءٍ مِنَ الْوَحْيِ الاَّ مَافِيْ كِتَابِ اللهِ قَالَ (لاَ) وَالنَّذِي فَلَقَ الْحَبَّةَ وَبَرَأَ النَّسَمَةَ مَا اَعْلَمُهُ الاَّ فَهُمَّايُعْطَيْهِ اللّٰهُ

رَجُلاً فِي الْقُرْاٰنِ وَمَا فِي هٰذِهِ الصَّحْيِفَةِ قُلْتُ وَمَا فِي الصَّحْيِفَةِ قَالَ الْعَقْلُ وَفَكَاكُ الْاسَثِيرِ وَأَنْ لاَ يُقْتَلَ مُسْلِمٌ بِكَافِرٍ ـ

২৮২০. আবু হজাইকা (রা) বর্ণনা করেন, আমি আলীকে জিজ্ঞেস করলাম, আল্লাহর কিতাবে যা কিছু আছে তা ছাড়া অহীর কোন অংশ কি আপনার কাছে আছে । তিনি বললেন, না। সেই মহান সন্তার শপথ ! যিনি বীজকে অঙ্কুরিত করেন এবং জীবজন্তুর মধ্যে প্রাণ সঞ্চার করেন, কোন মানুষকে আল্লাহ কুরআন সম্পর্কে যে জ্ঞান দান করেন এবং যা কিছু আমার পৃত্তিকার মধ্যে আছে, তা ছাড়া আমার আর কোন কিছুই জানা নেই। ৪২ আমি জিজ্ঞেস করলাম, এই পৃত্তিকার মধ্যে কি আছে । তিনি বললেন, রক্ত পণ, যুদ্ধবন্ধী মুক্তকরণ এবং কোন কাফেরকে হত্যার শান্তিস্বন্ধপ মুসলমানকে হত্যা না করার নির্দেশ।

১৭২-অনুচ্ছেদ ঃ মূশরিকদের নিকট থেকে মৃক্তিগণ গ্রহণ করা।

٢٨٢١ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ حَدَّتُنِي اَنَسُ بْنُ مَالِكِ اَنَّ رِجَالاً مِنَ الْاَنْصَارِ السَّانُذُنُ وَ الْاَنْثِلُ لِإِبْنِ الْخَتِنَا اللَّهِ الْنَدَنُ وَلَنَتْرُكَ لِإِبْنِ الْخَتِنَا عَبَّاسٍ فَدَاّعَهُ فَقَالَ لاَ تَدَعُونَ مِنْهَا دِرْهَمًا وَقَالَ ابْرَاهِيْمُ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيْزِ ابْنِ عَبَّاسٍ فَدَاّعَهُ فَقَالَ لاَ تَدَعُونَ مِنْهَا دِرْهَمًا وَقَالَ ابْرَاهِيْمُ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيْزِ ابْنِ صَهُيْبٍ عَنْ انْسِ قَالَ آتِي النَّبِيُ الْفَيْ بِمَالٍ مِّنَ الْبَحْرَيْنِ فَجَآءَهُ الْعَبَاسُ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللهِ الْعُلْمِ اللهِ الْعَبَاسُ فَقَالَ خُذْ فَاعَطَاهُ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللهِ الْعُلْمِ اللهِ الْعَلَيْمِ فَائِي فَانِي فَاذِي فَادَيْتُ نَفْسِي وَفَدَيْتُ عَقِيلاً فَقَالَ خُذْ فَاعَطَاهُ فَيْ ثَوْبِهِ .

২৮২১. ইবনে শিহাব আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণনা করেন, করেকজন আনসার রস্পুল্লাহ (স)-এর নিকট এসে অনুমতি প্রার্থনা করে বলল, হে আল্লাহর রস্প ! আমাদের ভাগ্নে আক্রাসের মুক্তিপণের দাবী পরিত্যাগ করার অনুমতি প্রদান করুন। তিনি জ্বাব দিলেন, তার মুক্তিপণের অর্থের এক দিরহামও মাফ করো না। (অন্য একটি সূত্রে) ইবরাহীম আবদুল আযীয ইবনে সুহাইবের মাধ্যমে আনাস থেকেই বর্ণনা করেছেন যে, বাহরাইন থেকে নবী (স)-এর নিকট কিছু মাল আসলে আক্রাস উপস্থিত হয়ে বললেন, হে আল্লাহর রস্প ! আমাকে এই মাল থেকে কিছু প্রদান করুন। কেননা আমি (বদরে যুক্ষের পর) আমার নিজের এবং আকীলের তরফ থেকে মুক্তিপণের অর্থ প্রদান করেছে। তিনি বললেন, ঠিক আছে নাও। এই বলে তার কাপড়ে কিছু মাল প্রদান করলেন।

٢٨٢٢ - عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ آبِيْهِ وَكَانَ جَاءَ فِي أُسَارَى بَدْرٍ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيِّ عَنْ أَسِلُولِ عَنْ أَسِلُولِ عَنْ أَسِلُولِ عَنْ أَسِلُولِ عَنْ أَسِلُولِ عَنْ أَسِلُولُولِ عَلَيْكُ النَّبِيِّ عَيْدًا فِي الْمَغْرِبِ بِالطُّورِ -

<sup>8</sup>২, হযরত আদী (রা) নবী সাল্লাল্লান্থ আদাইহি ওয়া সাল্লামের কিছু হাদীস দিখে নিয়েছিলেন। সেগুলি তিনি নিজের তলোয়ারের খাপের মধ্যে রাখতেন। এখানে সেগুলির কথা বলা হয়েছে।—সম্পাদক

২৮২২. মুহাম্বাদ ইবনে জুবাইর (রা) তার পিতা—যিনি বদর যুদ্ধে বন্ধী হয়েছিলেন তার থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেছেন, মাগরিবের নামাযে আমি নবী (স)-কে সূরা আত ভুর পাঠ করতে তনেছি।

১৭৩-অনুচ্ছেদ ঃ দারুল হরবের অধিবাসী নিরাপন্তা গ্রহণ করা ছাড়াই যদি দারুল ইসলামে প্রবেশ করে তার বিধান।

٢٨٢٣ عَن الياسِ بْنِ سَلَمَة بْنِ الْاكْوعِ عَن اَبِيْهِ قَالَ اَتَى النّبِي عَنْ اَبِيْهِ قَالَ اَتَى النّبِي عَيْنُ مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ وَهُوَ فِي سَفَرٍ فَجَلَسَ عِنْدَ اَصْحَابِهِ يَتَحَدَّثُ ثُمَّ اِنْفَتَلَ عَيْنُ مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ وَهُوَ فِي سَفَرٍ فَجَلَسَ عِنْدَ اَصْحَابِهِ يَتَحَدَّثُ ثُمَّ اِنْفَتَلَ مَنْ اللّهُ عَنْدًا لَهُ سَلَبَهُ ـ
 فقالَ النّبي عَلَيْ المُلْبُوهُ وَاقْتَلُوهُ فَقَتَلَهُ فَنَقَلَهُ سَلَبَهُ ـ

২৮২৩. ইয়াস ইবনে সালামাহ ইবনে আকওয়া (রা) তার পিতা থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেছেন, নবী (স) কোন এক সফরে ছিলেন। ৪৩ এ অবস্থায় তাঁর কাছে মুশরিকদের একজন গুপ্তচর এল এবং সাহাবাদের কাছে বসে কথাবার্তা বলতে থাকল। পরে সে চলে গেল। তখন নবী (স) বললেন, তাকে খুজে আন এবং হত্যা কর। (সূতরাং তাকে হত্যা করা হল) নবী (স) তার (গুপ্তচর লোকটির) জিনিসপত্র সালামাই ইবনে আকওয়াকে প্রদান করলেন। ৪৪

১৭৪-অনুচ্ছেদ ঃ বিশ্বীদের (অমুসলিম সংখ্যালঘু) রক্ষার প্রয়োজনে যুদ্ধ করা এবং চুক্তি ভঙ্গের কারণে তাদের ক্রীতদাসে পরিণত না করা।

٢٨٢٤ عَــنُ عُمَرَ قَالَ وَأَوْصِيْهِ بِذِمَّةَ اللهِ وَذِمَّةٍ رَسُوْلِهِ ﴿ اللهِ اللهِ عَدْمَةِ رَسُوْلِهِ ﴿ اللهِ اللهِ عَدْمَةِ اللهِ عَدْمَةِ اللهِ عَدْمَةِ اللهِ عَدْمَةِ اللهِ عَدْمَةً وَالْ يُوَلِّي يُكَلِّقُوا اللهِ طَاقَتَهُمْ \_

২৮২৪. উমার (রা) থেকে বর্ণিত। (মৃত্যুর পূর্বে) তিনি বলেছিলেন, (আমার পরে যাঁরা খলিফা নির্বাচিত হবেন তাঁদেরকে) আমি যিশীদের (অমুসলিম সংখ্যালুঘু) ব্যাপারে আল্লাহ ও তাঁর রস্পুলের যিশাদারী আদায়ের অসিয়ত করে যাচ্ছি, যেন তাদের প্রতি প্রদন্ত প্রতিশ্রুতি পালন করা হয়, তাদের রক্ষার জন্য (প্রয়োজন হলে) যুদ্ধ করা হয়, আর তাদের আর্থিক সামর্থের অতিরিক্ত কোন বোঝা যেন তাদের ওপর ধার্য করা না হয়।

১৭৫-অনুচ্ছেদ ঃ বিদেশী প্রতিনিধি দলকে উপহার দেয়া। ১৭৬-অনুচ্ছেদ ঃ যিখিদের সুপারিশ এবং তাদের সাথে লেনদেন করা বায় কি ?

৪৩. তিনি হাওয়াযিনের যুদ্ধের জন্য সফর করছিলেন। —সম্পাদক

<sup>88.</sup> গোয়েলা ব্যক্তি দারুল হরবের অধিবাসী ছিল এবং দারুল ইসলামের কোন প্রকার নিরাপতা না নিয়েই সেখানে প্রবেশ করেছিল। তাকে হত্যার কারণ হলো, প্রথমত সে দারুল ইসলামে প্রবেশ করার জন্য কর্তৃপক্ষের কোন নিরাপত্তা গ্রহণ করেনি বরং গোপনে বিনা নিরাপত্তায় প্রবেশ করেছে। ঘিতীয়ত তার উদ্দেশ্য ছিল দারুল ইসলামে ফাসাদ ও বিপর্যয় সৃষ্টি করা। নবী (স) তার দূরভিসন্ধি অনুধাবন করতে পেরে তাকে হত্যার নির্দেশ দেন।

هُ ٧٨٠- عَنْ سَعِيْدِ بَنِ جُبَيْرٍ عَنِ بَنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ قَالَ يَوْمُ الْخَمِيْسِ وَمَا يَـوْمُ الْخَمِيْسِ فَمَّ اللهِ عَنِي بَرَعَ عَبَّاسٍ أَنَّهُ قَالَ اِشْتَدَّ بِرَسُولِ اللهِ عَنِي الْخَمِيْسِ فَقَالَ اِثْنَوْنِي بِكِتَابِ اكْتُبْ لَكُمْ كِتَابًا لَنْ تَضِلُوا بَعْدَهُ اَبَدًا فَتَازَعُوا وَلاَ يَثْبَغِي عَنْدَ نَبِي تَنَازُعُ فَقَالُوا هَجَرَ رَسُولُ اللهِ عَنْ قَالَ دَعُونِي فَقَالَ اللهِ عَنْدَ مَوْتِهِ بِلَاتِ اللهِ عَنْدَ اللهِ عَنْدَ مَوْتِهِ بِلَلاَث اللهِ عَنْدَ مَوْتِهِ بِلَلاَث اللهِ عَنْدَ مَوْتِهِ بِلَلاَث الْمُشْرِكِيْنَ مَنْ جَزِيْرَةِ الْعَرَبِ وَاجْيِزُوا الْوَقْدَ بِنَحْوِ مَا كُثْتُ الْجِيْزُهُمُ وَنَسِيْتُ اللّهَ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْدَ مَوْتِهِ بِلَلاَث اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

২৮২৫. সাঈদ ইবনে জুবায়ের ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণনা করেন, একদিন তিনি (ইবনে আব্বাস) বললেন, আহ্ বৃহস্পতিবার দিন। আর কি বলব, সেই বৃহস্পতিবার দিনের কথা । এ কথাগুলো বলেই তিনি এতো কাঁদলেন যে, প্রস্তর খন্ডসমূহ অশ্রুসিন্ড হয়ে গেল। অতপর তিনি বললেন, বৃহস্পতিবার দিনই রস্পুল্লাহ (স)-এর পীড়া অত্যস্ত কঠিন হয়ে পড়ল। এ সময় তিনি (সমবেত সাহাবাদেরকে লক্ষ্ক করে) বললেন, আমার কাছে লেখার মত কিছু নিয়ে এস, আমি তোমাদের জন্য এমন কিছু লিখিয়ে দেব যা অনুসরপ করলে তোমরা কখনো পথভ্রষ্ট হবে না। তখন (সেখানে উপস্থিত) সাহাবারা মতানৈক্য করলেন, যদিও কোন নবীর নির্দেশের ব্যাপারে মতানৈক্য করা সমীচীন নয়। তারা বললেন, রস্পুল্লাহ (স)-এর রোগের তীব্রতা অনেক বেশী। এ সময় রস্পুল্লাহ (স) বললেন, আমি যেমন আছি তেমনই আমাকে থাকতে দাও। কারণ তোমরা আমাকে যে বিষয়ের প্রতি আহবান করছ, তার চেয়ে আমি বর্তমানে যে অবস্থায় আছি তাই উত্তম। তিনি (স) মৃত্যুর প্রাঞ্জালে তিনটি বিষয়ে সবাইকে উপদেশ দান করলেন। (আর তা হল) আরব উপদ্বীপ থেকে মুশরিকদেরকে বহিষ্কার করবে। ৪৫ দৃত বা প্রতিনিধিদলকে আমি যেভাবে আপ্যায়ন করতাম তোমরাও অনুরূপভাবে আপ্যায়ন করবে। ইবনে আব্বাস বলেন, আর তৃতীয় উপদেশটি আমি ভুলে গিয়েছি।

১৭৭-অনুচ্ছেদ ঃ প্রতিনিধি বা দৃতদের সাথে উত্তম পোশাকে সাক্ষাত দান করা।

٢٨٢٦ - عَنْ إِبْنِ عُمَرَ قَالَ وَجَدَ عُمَرُ حُلَّةَ اِسْتَبْرَقِ تُبَاعُ فِي السَّوْقِ فَأَتَى بِهَا رَسُوْلَ اللهِ إِبْتَعْ هٰذِهِ الْحُلَّةَ فَتَجَمَّلُ بِهَا الْعَيْدِ وَالْوُفُودِ رَسُوْلَ اللهِ إِبْتَعْ هٰذِهِ الْحُلَّةَ فَتَجَمَّلُ بِهَا الْعَيْدِ وَالْوُفُودِ فَقَالَ رَسُوْلَ اللهِ إِبْتَعْ هٰذِهِ لَبِاسُ مَنْ لاَ خَلاَقَ لَهُ أَوْ إِنَّمَا يَلِبَسُ هٰذِهِ

৪৫. ইয়াকৃব ইবনে মৃহাম্মাদ বলেন, আমি মৃগীরা ইবনে আবদুর রহমানকে "আরব উপয়ীপ" সম্পর্কে জিচ্জেস করলে তিনি বললেন, এর য়ারা মক্কা, মদীনা, ইয়ামানকে বুঝানো হয়েছে। আর ইয়াকৃবের মতে তেহামার কিছু এলাকা।

مَـنُ لاَ خَلاَقَ لَهُ فَلَئِثَ مَاشَاءَ اللّهُ ثُمَّ اَرْسَلَ اللّهِ النَّبِيُ ﷺ بِحُبَّةٍ دِيْبَاجٍ فَأَقْبَلَ بِهَا عُمَرُ حَتَّى اَتَى بِهَا رَسُوْلَ اللهِ ﷺ فَقَالَ يَارَسُوْلَ اللهِ قَلْتَ انْمَا فَاقَبُلَ بِهَا عُمْرُ حَتَّى اللهِ قَلْتَ النَّمَا فَذِهِ لِبَاسُ مَنْ لاَخَلاَقَ لَهُ ثُمَّ اَرْسَلْتَ الِّيَّ هَٰذِهِ مَنْ لاَخَلاَقَ لَهُ ثُمَّ اَرْسَلْتَ الِيَّ فِهَا بَعْضَ حَاجَتِكَ ـ بِهَا اَنْ تُصِيْبُ بِهَا بَعْضَ حَاجَتِكَ ـ

২৮২৬. ইবনে উমার (রা) বর্ণনা করেন, বাজারে একটা রেশমী চাদর বিক্রি হতে দেখে উমার তা খরিদ করে নিয়ে রস্পুল্লাহ (স)-এর নিকট উপস্থিত হয়ে বললেন, হে আল্লাহর রস্প ! আপনি এ চাদরখানা খরিদ করুন। এটি আপনি ঈদে এবং প্রতিনিধিদের সাথে সাক্ষাতের সময় পরিধান করতে পারবেন ! রস্পুল্লাহ (স) বললেন, যাদের আখেরাতে কোন অংশ নেই, এগুলো তাদেরই পোশাক। অতপর আল্লাহর ইচ্ছামত কিছুদিন অতিক্রান্ত হওয়ার পর রস্পুল্লাহ (স) একটা জামা উমারের জন্য প্রেরণ করলে তিনি (উমার) তা নিয়ে রস্পুল্লাহ (স)-এর নিকট এসে বললেন, হে আল্লাহর রস্প ! আপনিই তো (ক'দিন পূর্বে) বলেছেন, এসব পোশাক তাদেরই সাজে যাদের আখেরাতে কোন অংশ নেই, আর (আজ) আপনি আমার জন্য (নিজেই এগুলো) প্রেরণ করেছেন। একথা তনে নবী (স) বললেন, আমি এ জন্য প্রেরণ করেছি যে, তুমি তা বিক্রি করে মূল্য গ্রহণ করবে অথবা অন্য কোন প্রয়োজনে ব্যবহার করবে।

١ ٩٥٠- عَبْ ابْنِ عُمْرَ انَّهُ اَخْبَرَهُ انْ عُمْرَ اِنْطَلَقَ فِيْ رَهُط مِنْ اَصْحَابِ النَّبِيِّ عَنْ ابْنِ عُمْرَ انَّهُ اَخْبَرَهُ انْ عُمْرَ اِنْطَلَقَ فِيْ رَهُط مِنْ اَصْحَابِ النَّبِيِّ عَنْ النَّبِيِ عَمْ النَّبِي عَنْ النَّبِي عَنْ النَّبِي عَنْدَ الْطُم بني مَعَالَةً وَقَدْ قَارَبَ يَوْمَنِدُ ابْنُ صَيَّاد يَحْتَلُمُ فَلَمْ يَشْعُرْ (بِشَيَء) عَنْدَ الطّم بني مَعَالَةً وَقَدْ قَارَبَ يَوْمَنِدُ ابْنُ صَيَّاد يَحْتَلُمُ فَلَمْ يَشْعُرْ (بِشَيء) حَتَّى ضَرَبَ النَّبِي عَنْدَ النَّبِي عَنْهُ اتَشْهَدُ انِي رَسُولُ اللهِ عَنْ اتَشْهَدُ انِي رَسُولُ اللهِ عَنْدُ النَّبِي اللهِ وَرَسُولُ اللهِ عَنَاد النَّبِي اللهِ وَرَسُولُ اللهِ عَلَا النَّبِي اللهِ وَرَسُولُ اللهِ عَلَا النَّبِي مَا ذَا تَرَى قَالَ النَّبِي مَا اللهِ عَلَا النَّبِي مَا اللهِ عَلَا اللهِ عَلَا النَّبِي مَا ذَا تَرَى قَالَ النَّبِي عَنْ النَّبِي عَنْ اللهِ وَرَسُولُهِ قَالَ النَّبِي مَا وَلَا النَّبِي مَادِقُ وَكَاذِبٌ قَالَ النَّبِي مَا النَّبِي اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ النَّبِي عَنْهُ اللهِ النَّبِي عَنْهُ اللهِ النَّبِي اللهِ اللهِ النَّبِي عَنْهُ اللهِ النَّبِي اللهِ النَّبِي عَنْ اللهِ النَّبِي اللهِ النَّبِي عَنْهُ اللهِ النَّي اللهِ الْدَن لِي فَيْهِ اللهِ الْدُن لِي فَيْهُ اللهِ اللهِ الْدَن لَي فَيْهِ الْنَ عَلَى اللهِ الْدَن لَي فَيْهِ الْنَ عَلَا اللّهِ الْدَن لَي فَيْهُ الْمَلُ اللهِ الْدَن لَي فَيْهُ الْمُ الْمُنْ مَنْ الْمُ اللهِ الْدَن لَي فَيْهُ الْمَلُ اللهِ الْدَى فَيْهِ الْمَلُ الْمُ عَنْ الْمُ الْمُنْ مُسَلِّمُ عَلَى اللهِ الْمُنْ اللهِ الْدَى فَيْهِ الْمُ صَيَّاد مِتَى اللهِ الْمُنْ الْمُ الْمُنْ الْمُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُ الْمُنْ الْمُ اللهِ الْمُنْ الْمُ الْمُنْ الْمُ الْمُ اللهِ الْمُنْ الْمُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُ اللهُ الْمُنْ الْمُ اللهُ الْمُ اللهُ الْمُنْ الْمُ اللهُ الْمُولُ اللهُ الْمُنْ الْمُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الْمُنْ الْمُنْ اللهُ الْمُنْ الْمُ اللهُ الْمُنْ اللهُ اللهُ

إِذَا دَخَلَ النَّخُلَ طَفِقَ النَّبِيِّ عَيْثَ يَتُقِي بِجُنُوعِ النَّخُلِ وَهُو يَخْتِلُ ابْنَ صَيَّادِ النَّبِيُ مَنَّ إِبْنِ صَيَّادِ النَّبِيُ عَلَى فِراشِهِ الْنَ قَطَيْفَة لَهُ فَيْهَا رَمْزَةً فَرَأَت أُمَّ ابْنِ صَيَّادِ النَّبِيُ عَيْقٍ وَهُو يَتَقَي بِجُنُوعِ النَّيِيُ اللَّهِ فَقَالَ النَّبِي اللَّهُ مِنَا هُو الْمُلُهُ ثُمَّ ذَكَرَ الدَّجَّالَ فَقَالَ انِي أَنْذِركُمُوهُ وَمَا مِنْ نَبِي اللَّهُ مِنَا هُو الْمُلُهُ ثُمَّ ذَكَرَ الدَّجَّالَ فَقَالَ انِي أَنْذِركُمُوهُ وَمَا مِنْ نَبِي اللَّهُ مِنَا هُو الْمُلُونَ اللَّهُ لَيْسَ بِأَعُولُ لَكُمْ فَيْهِ قَوْلًا لَمْ يَقَلُهُ لَبُي لِي اللَّهُ لَيْسَ بِأَعُولُ لَكُمْ فَيْهِ قَوْلًا لَمْ يَقَلُهُ لَبُى اللَّهُ لَيْسَ بِأَعُولُ لَكُمْ فَيْهِ قَوْلًا لَمْ يَقَلُهُ لَنِي اللَّهُ لَيْسَ بِأَعُولُ لَكُمْ فَيْهِ قَوْلًا لَمْ يَقَلُهُ نَبِي لِقَوْمِهِ تَعْلَمُونَ اللَّهُ اعْوَلُ وَانَ اللَّهُ لَيْسَ بِأَعُولُ لَكُمْ فَيْهِ قَوْلًا لَمْ يَقَلُهُ لَتُهُ اللَّهُ لَيْسَ بِأَعْرَلَ مَا لَكُمْ فَيْهِ قَوْلًا لَمْ يَقَلُهُ لَيْسَ بِأَعْوَلُ اللَّهُ لَيْسَ بِأَعْوَلُ اللَّهُ لَيْسَ بِأَعْوَلَ اللَّهُ لَيْسَ بِأَعْوَلًا لَا اللَّهُ لَيْسَ بِأَعْوَلًا لَا لَا لَهُ لَيْسَ بَاعُولَ اللَّهُ لَيْسَ بِأَعْوَلًا لَا لَا لَهُ لَيْسَ إِلَا لَهُ لَيْسَ لِللَّهُ لَيْسَ لِللَّهُ لَيْسَ لَا اللَّهُ لَيْسَ لَاللَهُ لَيْسَ لَا لَكُمْ فَيْ إِلَيْ لَا لَهُ لَكُمْ اللَّهُ لَكُمْ اللَّهُ لَلْهُ لَلْ لَكُولُ اللَّهُ لَيْسَ فِي الْمُؤْنَ اللَّهُ لَلْهُ لَلْهُ لَلْهُ لَلْهُ لَلْهُ لَيْسَ لِلْهُ لَلْهُ لَلَالُهُ لَلْهُ لَلْهُ لَلْمَ لَلْهُ لَلْهُ لَلْهُ لَلْهُ لَلْهُ لَكُمْ فَلَا لَا لَاللَّهُ لَلْهُ لَلْهُ لَلْهُ لَلْهُ لَلْهُ لَلَهُ لَلْهُ لَلَهُ لَلْهُ لَاللَه

২৮২৭. ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী (স)-এর একদল সাহাবার সাথে উমারও নবী (স)-এর সঙ্গী হয়ে ইবনে সাইয়াদের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হলেন। তাঁরা বনী মাগালাহ গোত্রের একটি টিলার পাদদেশে ইবনে সাইয়াদকে তাদের ছেলেদের সঙ্গে খেলা করতেও দেখতে পেলেন। ইবনে সাইয়াদের বয়স সেসময় প্রায় বয়োসন্ধির কাছাকাছি ছিল। ইবনে সাইয়াদ কোন কিছু বুঝে ওঠার আগেই নবী (স) তার পিঠে (হাত দিয়ে) থাবা দিয়ে বললেন, তুমি কি সাক্ষ্য দাও যে, আমি আল্লাহর রসূল ! ইবনে সাইয়াদ তাঁর দিকে ফিরে দেখে বলল, আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আপনি উন্মীদের (আরবদের) রস্প। অতপর ইবনে সাইয়াদ নবী (স)-কে বলদ, আপনি কি সাক্ষ্য দেন যে, আমি আল্লাহর রসূল ? জবাবে নবী (স) বলদেন, আমি আল্লাহ ও তার প্রেরিত সকল রসূলদের প্রতি বিশ্বাসী। অতপর নবী (স) ইবনে সাইয়াদকে জিজেস করলেন, কিছু দেখতে পাও কি ? সে বলল, আমার কাছে সত্য খবরও আসে কিছু মিথ্যা খবরও আসে। নবী (স) বললেন, ্প্রকৃত ব্যাপার (সত্য) তোমার নিকট আড়াল হয়ে আছে। নবী (স) আরো বললেন, আমি ভোমার জন্য একটি বিষয় অন্তরে গোপন রেখেছি (পারলে বলে দাও)। সে বলল, "আদ দুখ।"<sup>8৬</sup> এ সময় নবী (স) ধমক দিয়ে বললেন—দুর হয়ে যাও। নিচ্ছের সীমা অতিক্রম করো না। উমার বললেন, হে আল্লাহর রসূল। আমাকে অনুমতি দিন আমি ওর শিরোচ্ছেদ করি। নবী (স) বললেন, এ যদি সেই (দাজ্জাল) হয়ে থাকে তাহলে তুমি এর সাথে এঁটে উঠতে পারবে না। আর এ যদি সে (দাজ্জান) না হয়, তাহলে তাকে হত্যা করায় তোমার **इना कान क्नांग तरे। देवत इमात्र वर्गना करतन, वक्रिन नवी (अ) ७ इवार देवत** কা'ব যে খেজুর বাগানে ইবনে সাইয়াদ অবস্থান করত সেদিকে রওয়ানা হলেন। খেজুর বাগানে প্রবেশ করার পর নবী (স) খেজুর শাখার আড়ালে গা ঢাকা দিয়ে এগিয়ে চললেন,

৪৬. যখন নবী সাল্লাল্লাল্ আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইবনে সাইয়াদকে বললেন : আমি তোমার জন্য একটি কথা মনের ভেতরে গোপন করেছি। তখন তিনি আসলে ক্রআনের স্রা আদ দুখান চিন্তা করেছিলেন। কিন্তু ইবনে সাইয়াদ পুরো কথা বলতে না পারায় নবী (স) প্রমাণ করলেন যে, সে নিছক সত্যের কাছাকাছি কিছু কথা বলে, যা শরভান তাকে জানায় অসমাও অবস্থায় ——সম্পাদক

যেন সে তাঁকে দেখতে পাওয়ার পূর্বেই তিনি তার কিছু কথাবার্তা শুনতে সক্ষম হন। এ সময় ইবনে সাইয়াদ একটি চাদর মুড়ি দিয়ে তার বিছানায় শুয়ে কি একটা শুনশুন করছিল। নবী (স) খেজুর শাখার আড়ালে অগ্রসর হচ্ছেন দেখে ইবনে সাইয়াদের মা হে সাফা বলে ইবনে সাইয়াদকে সম্বোধন করলে সে তড়িত গতিতে উঠে পড়ল। এ অবস্থা দেখে নবী (স) বললেন, তার মা তাকে স্বাভাবিক অবস্থায় থাকতে দিলে প্রকৃত ব্যাপার স্পষ্ট হয়ে যেত। সালেম বর্ণনা করেন যে, ইবনে উমার বলেছেন, এরপর নবী (স) লোকদের মাঝে দাঁড়িয়ে আল্লাহর যথাযোগ্য প্রশংসা করার পর দাজ্জাল প্রসঙ্গে আলোচনা করলেন। তিনি বললেন, আমি তার (দাজ্জাল) সম্পর্কে তোমাদেরকে সাবধান করে দিছি। এমন কোন নবীর আগমন ঘটেনি যিনি তার (দাজ্জাল) সম্পর্কে নিজের কওমকে সতর্ক করে যানিন। নৃহ তাঁর কওমকে তার সম্পর্কে সাবধান করেছেন। কিছু আমি তার সম্পর্কে তোমাদেরকে এমন একটি কথা বলে যাচ্ছি, যা কোন নবীই তাঁর কওমকে বলেননি। জেনে রাখ! (দাজ্জাল) হবে কানা। অথচ আল্লাহ কখনো কানা নন।

১৭৯-অনুচ্ছেদ ঃ ইছ্দীদের উদ্দেশে নবী (স)-এর আহ্বান ঃ তোমরা ইসলাম গ্রহণ কর, নিরাপন্তা লাভ করবে। মাকবুরী আবু হ্রাইরা থেকে হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। ১৮০-অনুচ্ছেদ ঃ দারুল হারবে ইসলাম গ্রহণকারী তার অর্থ ও ভূ-সম্পত্তির অধিকারী থাকবে।

٢٨٢٨ عَنْ أَسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللهِ اَيْنَ تَنْزِلُ غَدًا فِي حَجَّتِهِ قَالَ وَهَلْ تَرْكَ لَنَا عَقِيْلٌ مَنْزِلاً ثُمَّ قَالَ نَحْنُ نَارِلُوْنَ غَدًا بِخَيْف بَنِي كِنَانَة الْمُحَصِّبِ حَيْثُ قَاسَمَتِ قُرَيْشٌ عَلَى الْكُفْرِ وَذَٰ لِكَ أَنَّ بَنِي كِنَانَةَ حَالَفَتُ قُرَيْشًا الْمُحَصِّبِ حَيْثُ قَاسَمَتِ قُرَيْشٌ عَلَى الْكُفْرِ وَذَٰ لِكَ أَنَّ بَنِي كِنَانَةَ حَالَفَتُ قُرَيْشًا عَلَى الْكُفْرِ وَذَٰ لِكَ أَنَّ بَنِي كِنَانَةَ حَالَفَتُ قُرَيْشًا عَلَى بني هَاشِمِ أَنْ لاَ يُبَايِعُوهُمْ وَلاَ يُؤُوزُهُمْ قَالَ الزَّهْرِيُّ وَالْخَيْفُ الْوَادِيُّ .

২৮২৮. উসামা ইবনে যায়েদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ বিদায় হচ্ছের সময়, আমি জিজেস করলাম, হে আল্লাহর রসূল । আগামীকল্য সকালে আপনি কোথায় গিয়ে অবস্থান করবেন । তিনি (স) জিজেস করলেন, আকীল কি আমাদের জন্য কোন বাড়িরেখেছে । তারপর বললেন, আগামীকাল আমরা খাইফে বনী কেনানা অর্থাৎ মুহাস্সাবে অবস্থান করব। সেখানে (কাফের) কুরাইশরা কুফরীর শপথ নিয়েছিল, আর ঘটনাটি হলো যে, বনী কেনানার লোকেরা কুরাইশদের সাথে এই মর্মে শপথ করেছিল যে, বনী হাশেমদের নিকট তারা কোন দ্রব্য বিক্রয় করবে না এবং তাদেরকে কোন প্রকার আশ্রয়ও দিবে না। যুহরী বলেন, খাইফ শব্দের অর্থ বিস্তীর্ণ প্রান্তর।

٢٨٢٩ عَنْ زَيْدِ بْنِ اَسْلَمَ عَنْ اَبِيْهِ اَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ اِسْتَعْمَلَ مَوْلَى لَهُ يُدْعَى هُنَيًّا عَلَى الْحَمِٰى فَقَالَ يَاهُنَى اَلْضَمَّمُ جَنَاحَكَ عَنِ الْسُلَمِيْنَ وَاتَّقِ دَعَوَةَ الْمَظْلُومِ فَانَّ دَعْوَةَ الْمَظْلُومِ فَانَّ دَعْوَةَ الْمَظْلُومِ فَانَّ دَعْوَةَ الْمَظْلُومِ فَانَّ دَعْوَةَ الْمَظْلُومِ مُسْتَجَابَةً وَاَدْخِلْ رَبَّ الصَّرَيْمَةِ وَرَبَّ الْغُنَيْمَةِ وَابِيَّاىَ وَنَعَسَمَ

إَبْنَ عَوْف وَنَعْمَ إِبْنِ عَفَانَ فَانَهُمَا إِنْ تَهْلِكَ مَاشِيْتُهُمَا يَرْجِعَا إِلَى نَخْلِ وَزَرَعُ وَانَّ رَبَّ الصُّرَيْمَةِ وَرَبَّ الْغُنَيْمَةِ إِنْ تَهْلِكُ مَاشِيْتُهُمَا يَأْتَنِي بِبَنِيهِ فَيَقُولُ يَا آمِيرً الْمُؤْمِنِيْنَ اَفْتَارَكُهُمُ اَنَا لاَ آبَا لَكَ فَالْمَاءَ وَالْكَلاَءُ آيْسَرُ عَلَىَّ مِنَ الذَّهَبِ وَالْوَرِقِ وَالْمُومِيْنَ اللهِ إِنَّهُمْ لَيَرَوْنَ آنِي قَدْ ظَلَمْتُهُمْ انَّمَا لَبِلاَدُهُمْ فَقَاتَلُوا عَلَيْهَا فِي الْجَاهِلِيَّةِ وَالْسَلَمُ وَالْدَيْ نَفْسِي بِيدِهِ لَوْلاَ الْمَالُ الَّذِي آخَمِلُ عَلَيْهِ فِي الْجَاهِلِيَةِ فَي سَبِيْلِ اللهِ مَاحَمَيْتُ عَلَيْهِم مِنْ بِلاَدِهِمْ شِبْرًا \_

২৮২৯, যায়েদ ইবনে আসলাম (রা) তার পিতা থেকে বর্ণনা করেছেন, উমার ইবনুল খাতাব হুনাই নামক তাঁর একজন আ্যাদক্ত দাসকে সরকারী চারণক্ষেত্র রক্ষণাবেক্ষণের জন্য নিযুক্ত করলেন। তাকে নির্দেশ দিলেন, হে হুনাই ! মুসলমানদের সাথে (চারণক্ষেত্রের ব্যাপারে) নম্র ও ভদ্র ব্যবহার করবে এবং ময়লুমের বদ দোয়াকে সবসময় ভয় করবে। কেননা ম্যলুমের দোয়া দ্রুত কবুল হয়। আর কম বকরী ও পতর মালিক যারা তাদের পত চারণের জন্য এখানে প্রবেশের অনুমতি দেবে। বিশেষ করে আওফের পুত্র (আবদুর রহমান ইবনে আওফ) এবং আফফানের পুত্রের (উসমান ইবনে আফফান) পশু ও বকরী পাল এখানে প্রবেশ করতে দেবে না। কেননা, তাদের পশুপাল ধ্বংস হয়ে গেলেও কৃষি ফসল ও খেজুর বাগানের ওপর নির্ভর করে তারা বেঁচে যাবে। কিন্তু কম বকরী ও পত্তর মালিক যারা তাদের বকরী ও পড়পাল (ঘাস অভাবে) ধ্বংস হয়ে গেলে তারা সবাই (স্ত্রী, পুত্র, কন্যা পরিজন) আমার নিকট (সরকার) এসে হে আমীরুল মুমিনীন, হে আমীরুল মুমিনীন বলে খাদ্য সাহায্য চাইতে থাকবে। আমি সে সময় কি তাদেরকে প্রত্যাখ্যান করতে পারব 🤈 তুমি নিতান্তই দুর্ভাগা ন। হলে বুঝতে পারতে যে, রাষ্ট্রের ভাভারে গচ্ছিত মূল্যবান স্বর্ণ ও রৌপ্য খরচ করে তাদেরকে সাহায্য করার চাইতে পানি এবং ঘাস প্রদান করা আমার জন্য সহজতর। আল্লাহর শপথ ! তারা ধারণা করবে যে, (চারণক্ষেত্র করে) আমি তাদের ওপর জুলুম করেছি। জেনে রাখো, এটা তাদের যমীন। এখানে তারা জাহেলিয়াতের যুগে লড়াই করেছে এবং বর্তমানে ইসলামী যুগে এই শহরে তারা ইসলাম এহণ করেছে। সেই সন্তার শব্দথ । যাঁর হাতের মুঠোয় আমার প্রাণ, যদি এস**র সম্পদ** (ঘোড়া ইত্যাদি) এমন না হত্ যাতে আরোহণ করে আমি আল্লাহর পথে লড়াই করি, তাহলে তাদের এই এলাকার কোন ক্ষুদ্রতম একটি জায়গাতেও আমি চারণক্ষেত্র তৈরী করতাম না।

১৮১-অনুচ্ছেদ ঃ ইমামের পক্ষ থেকে আদম শুমারী ।

٢٨٣٠ عَنْ حُذَيْفَة قَالَ قَالَ النَّبِيِّ الْكَتْبُوا لِي مَنْ تَلَفَّظَ بِالْاسْلاَمِ مِنَ النَّاسِ فَكَتَبْنَا لَهُ الْفًا وَخَمْسَمائَة رَجُلٍ فَقُلْنَا نَخَافُ وَنَحْنُ الْفَ وَخَمْسُمائَة فَلَقَدْ رَائِتُنَا الْبَلْيِنَا حَتَّى إِنَّ الرَّجُلَ لَيُصلِّي وَحَدَهُ وَهُوَ خَائِفً .

২৮৩০. হ্যায়ফা (রা) বর্ণনা করেন, এক সময় নবী (স) নির্দেশ দিলেন, যেসব লোক ইসলাম গ্রহণ করেছে (এবং জিহাদ করতে সক্ষম), আমার নিকট তাদের নাম লিপিবদ্ধ করে পেশ কর। আমরা তাঁর নিকট এক হাজার পাঁচ শ' পুরুষের নাম লিখে আনলাম ।৪৭ (এ সংখ্যা দেখে) আমরা মনে করলাম, আমরা যখন এক হাজার পাঁচ শ' পুরুষ আছি, তখন ভয় করি কেন । এরপর কোন এক সময় আমরা এমন পরীক্ষায় নিক্ষিপ্ত হই যে, আমাদের এক একজনকে ভীত ও সম্রস্ত হয়ে একাকী নামায আদায় করতে হয়েছে ।৪৮

٢٨٣١ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ جَاءَ رَجُلُّ الِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللهِ انِّي كُتَبْتُ فِي غَزَوَةٍ كَذَا وَكَذَا وَامْرَأْتِي حَاجَّةً قَالَ اِرْجِعْ فَحَجَّ مَعَ اِمْرَأْتِكَ ـ كُتِبْتُ فِي غَزَوَةٍ كَذَا وَكُذَا وَامْرَأْتِي حَاجَةً قَالَ اِرْجِعْ فَحَجَّ مَعَ اِمْرَأَتِكَ ـ

২৮৩১. ইবনে আব্বাস (রা) বর্ণনা করেন, এক ব্যক্তি নবী (স)-এর কাছে এসে বলল, হে আল্লাহর রসূল ! আমার স্ত্রী হজ্জে গমন করছে আর অমুক অমুক যুদ্ধের সেনাদলে আমার নাম তালিকাভুক্ত করা হয়েছে। (এখন আমি কি করি ?) তিনি (স) তাকে বললেন, ফিরে গিয়ে তোমার স্ত্রীর সাথে হজ্জ আদায় কর।

১৮২-অনুদ্দেদ ঃ ফাজের (পাপ কর্মে আসক্ত) ব্যক্তির দারাও আল্লাহ দীনের সাহায্য সহযোগিতা করিয়ে থাকেন।

٢٨٣٢ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ قَالَ شَهْدُنَا مَعَ رَسُولُ اللهِ عَنْ فَقَالَ لِرَجُلُ مِمَّنُ يَدُّعِي الْاَسْلاَمَ هٰذَا مِنْ آهُلِ النَّارِ فَلَمَّا حَضَرَ الْقَتَالُ قَاتَلَ الرَّجُلُ قَتَالاً شَدَيْدًا فَأَصَابَتُهُ جِرَاحَةً فَقَيْلَ يَا رَسُولَ اللهِ الَّذِي قُلْتَ انَّهُ مِنْ آهُلِ النَّارِ فَانَّهُ قَدْ قَاتَلَ الْيَوْمَ قَتَالاً شَدَيْدًا وَقَدْ مَاتَ فَقَالَ النَّبِيُ الْيَ النَّارِ قَالَ فَكَادَ بَعْضُ النَّاسِ اَنْ يَرْتَابَ فَبَيْنَمَا هُمْ عَلَى ذٰلِكَ اذْ قَيْلَ انّهُ لَمْ يَمُتُ وَلَكِنَّ بِهِ جِرَاحًا النَّاسِ اَنْ يَرْتَابَ فَبَيْنَمَا هُمْ عَلَى ذٰلِكَ اذْ قَيْلَ انّهُ لَمْ يَمُتُ وَلَكِنَّ بِهِ جِرَاحًا شَدَيْدًا فَلَاكًا لَمْ يَصُعِرْ عَلَى الْجِرَاحِ فَقَتَلَ نَفْسَهُ فَأَخْبِرَ النَّبِيِّ النَّاسِ انْ لَكُ لَلهُ وَرَسُولُهُ ثُمَّ آمَرَ بِلِالاً فَنَادَى بِالنَّاسِ انَّهُ لاَ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ الاَّ نَفْسً مُسْلِمَةً وَإِنَّ اللهُ وَرَسُولُهُ ثُمَّ آمَرَ بِلِالاً فَنَادَى بِالنَّاسِ انَّهُ لاَ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ الاَّ نَفْسً مُسْلِمَةً وَإِنَّ اللهُ لَيُويِّدُ هٰذَا الدِيْنَ بِالرَّجُلِ الْنَاسِ انَّهُ لاَ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ إلاَّ نَفْسً مُسْلِمَةً وَإِنَّ اللهُ لَيُويِّدُ هٰذَا الدِيْنَ بِالرَّجِلِ اللهُ لَيُ لَيْ يَدُخُلُ الْجَنَّةَ إلاَ نَفْسً مُسْلِمَةً وَإِنَّ اللهُ لَيُويِّدُ هٰذَا الدَّيْنَ بِالرَّجَلِ اللهُ اللهُ لَيُويِّدُ هٰذَا الدَّيْنَ بِالرَّجُلِ اللهُ اللهُ لَيُويِّدُ هٰذَا الدَّيْنَ بِالرَّجِلِ اللهُ اللهُ لَيُولِيدُ هٰذَا الدَّيْنَ بِالرَّالِةُ لَيُعْلِدُ اللهُ لَيُعْمَلُ مَلَى اللهُ اللهُ لَلَهُ لَلْهُ لَيُعْرِدُ اللهُ لِي الْمَرَالِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ لَيُعْتَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ لَلْهُ لَيْ وَلَاللهُ اللهُ ال

৪৭. একটি সুত্রে আ'মাশ থেকে বর্ণিত হয়েছে, তিনি বলেছেন, আমরা দেখলাম গণানাকৃত লোকের সংখ্যা পাঁচ ল'। আবু মু'আবিয়া বর্ণনা করেন, তাদের সংখ্যা দু' ল' থেকে সাত শ'র মধ্যে ছিল।

৪৮, বর্ণনাকারী সাহাবী সম্ভবত হযরত উস্থান (রা)-এর শাসন আমলের শেষের দিকের কোন গ্রবর্ণরের শাসন এলাকার অবস্থার প্রতি ইংগিত করেছেন। এ সময়কার কৃষ্ণার গ্রবর্ণর ওলীদ ইবনে উক্বা প্রায়ই নামাযে দেরী করতেন
অথবা ঠিক্মত পড়াতেন না। এর ফলে অনেক মুন্তাকী মুসলমান ফিতনা সৃষ্টির ভয়ে পুকিয়ে যথা সময় ঠিক্মত
নামায পড়ে নিতেন এবং তারপর আবার গ্রবর্ণরের সাথেও পড়তেন। দেখুন কাস্তালানী, ৫ম খণ্ড, ১৭৫
পৃষ্ঠা —সম্পাদক

২৮৩২. আবু হুরাইরা (রা) বর্ণনা করেন, কোন একটি যুদ্ধে আমরা রস্পুল্লাহ (স)-এর সঙ্গে ছিলাম। সেই যুদ্ধে (অংশগ্রহণকারী) ইসলামের দাবীদার এক ব্যক্তি সম্পর্কে তিনি বললেন, এই ব্যক্তি দোযখবাসী হবে। লড়াই শুরু হলে সে ব্যক্তি প্রাণপণ যুদ্ধ করে আহত হল। রস্পুল্লাহ (স)-কে জানান হল, হে আল্লাহর রসূল। যে লোকটি সম্পর্কে আপনি বলেছেন যে, সে দোযখবাসী, সে তো আজ্ঞ প্রাণপণে যুদ্ধ করে নিহত হয়েছে। নবী (স) বললেন, হাঁ, সে জাহান্নামের দিকে যাত্রা করেছে। বর্ণনাকারী বলেন, এ কথা শুনে কারো কারো মনে সন্দেহের উদ্রেক হল। এমতাবস্থায় জানা গেল, লোকটি নিহত হয়নি, বরং মারাত্মক আহত হয়েছে। রাত্রিবেলায় সে জখমের যন্ত্রণায় ধৈর্যধারণ না করে আত্মহত্যা করলে তা নবী (স)-কে জানান হল। (এ খবর প্রাপ্তিমাত্র) নবী (স) আল্লাছ আকবার (আল্লাহ মহান) বলে উঠলেন এবং বললেন, আমি সাক্ষ দিক্ষি যে, আমি আল্লাহর দাস ও তাঁর রসূল। অতপর লোকদের মধ্যে বেলালকে এই ঘোষণা করতে বলে পাঠালেন যে, ইসলামের পূর্ণ অনুসারী হওয়া ছাড়া কেউ-ই জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে না। আর আল্লাহ অনেক সময় ফাজের (গোনাহর প্রতি আসক্ত) ব্যক্তির মাধ্যমেও দীন ইসলামকে সাহায্য করে থাকেন।

১৮৩-অনুচ্ছেদ ঃ যুদ্ধে শত্রুর আক্রমণের মুখে নিজ্ঞে নিজ্ঞেই সেনাধ্যক্ষের দায়িত্ব গ্রহণ করা ৪৯

٢٨٣٢ عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكِ قَالَ خَطَبُ رَسُوْلُ اللهِ عَنْ فَقَالَ أَخَذَ الرَّايَةَ زَيْدُ فَأُصِيْبَ ثُمَّ اَخَذَهَا عَبْدُ اللهِ بْنُ رَوَاحَةَ فَأُصِيْبَ ثُمَّ اَخَذَهَا عَبْدُ اللهِ بْنُ رَوَاحَةَ فَأُصِيْبَ ثُمَّ اَخَذَهَا عَبْدُ اللهِ بْنُ رَوَاحَةَ فَأُصِيْبَ ثُمَّ اَخَذَهَا خَالِدُ بْنُ الْوَلِيْدِ عَنْ غَيْرِ امْرَةٍ فَقُتِحَ عَلَيْهِ وَمَا يَسُرَّنِي اَوْقَالَ مَايَسُرَّهُمْ أَخَذَهَا خَالِدُ بْنُ الْوَلِيْدِ عَنْ غَيْرِ امْرَةٍ فَقُتِحَ عَلَيْهِ وَمَا يَسُرَّنِي اَوْقَالَ مَايَسُرَّهُمْ أَنْ عَنْدَنَا وَقَالَ وَانَّ عَيْنَيْهِ لَتَذْرِفَانٍ ـــ
 أَنَّهُمْ عِنْدَنَا وَقَالَ وَإِنَّ عَيْنَيْهِ لَتَذْرِفَانٍ ـــ

২৮৩৩. আনাস ইবনে মালেক (রা) বর্ণনা করেন, নবী (স) (একদিন) খুতবা দিতে দিতে বললেন, যায়েদ পতাকা ধারণ করে নিহত হল। অতপর জাফর পতাকা ধারণ করলে সেও নিহত হল। তারপর আবদুল্লাহ ইবনে রাওয়াহা পতাকা ধারণ করলে সেও নিহত হল। সবশেষে খালেদ ইবনে ওয়ালিদকে কেউ আমীর বা সেনাধ্যক্ষ মনোনীত করা ছাড়াই সে পতাকা ধারণ করল এবং তার হাতে আল্লাহ বিজয় দান করলেন। তারা শহীদ না হয়ে এই মুহূর্তে আমার কাছে থাকলে তা তাদের জন্য আনন্দদায়ক হত না অথবা তিনি বলেন আমার নিকট পসন্দনীয় হত না। বর্ণনাকারী বলেন, এ কথাগুলো বলার সময় নবী (স)-এর দু' চোখ দিয়ে অশ্রুদ্যারা গড়িয়ে পড়ছিল। বিত

৪৯. সেনাপতি হিসেবে নিয়োজিত বা নির্বাচিত হওয়া ছাড়াই নিজে নিজেই সেনাপতির দায়িত্ব গ্রহণ করা। শত্রুর আক্রমণে মুসলিম সেনাবাহিনীর বিপর্যয়ের মুখে মনোনীত বা নির্বাচিত নয় এমন ব্যক্তি যদি নেতৃত্ব গ্রহণ করে এই বিপর্যয় রোধ করতে পারেন, তবে সেনাদলের নেতৃত্ব গ্রহণ করা তার জন্য সম্পূর্ণ বৈধ।

৫০. ঘটনাটি ঘটেছিল সিরিয়ার মাওতা নামক জায়গায়, যজ্জন ঘটনাটি মাওতা অভিযান নামে খ্যাত। নবী (স) এই এলাকায় বৃষ্টান শক্তির বিশ্রুছে এক অভিযানে অষ্টম হিজ্জনীর জমাদিউল আওয়াল মাসে যায়েদ ইবনে হারেসার নেতৃত্বে একটি সেনাদল পাঠান। সঙ্গে সঙ্গে তিনি এ নির্দেশও দেন যে, যায়েদ শহীদ হলে জাফর ইবনে আবু তালেব নেতৃত্ব দিবেন। যদি তিনিও শাহাদাত লাভ করেন তাহলে আবদুল্লাহ ইবনে রাওয়াহা

১৮৪-অনুচ্ছেদ : জিহাদে কেন্দ্র থেকে সামরিক সাহায্য প্রদান করা।

٢٨٣٤ عَنْ أَنَسِ أَنَّ النَّبِيِّ عَنَى أَتَاهُ رِعْلُ وَذَكُوانُ وَعُصَيَّةُ وَبَنُو لِحْيَانَ فَرَعَمُوا اَنَّهُمْ قَدْ اَسْلَمُوا وَاسْتَمَدُّوهُ عَلَى قَوْمِهِمْ فَأَمَدُّهُمُ النَّبِيِّ عَنَى بِسَبْعِيْنَ مِنَ الْاَنْصَارِ قَالَ اَنَسُ كُنَّا نُسَمَيْهِمُ الْقُرَّاءَ يَحْطِبُونَ بِالنَّهَارِ وَيُصلَّلُونَ بِاللَّيْلِ مِنَ الْاَنْصَارِ قَالَ اَنَسُ كُنَّا نُسَمَيْهِمُ الْقُرَّاءَ يَحْطِبُونَ بِالنَّهَارِ وَيُصلَّلُونَ بِاللَّيْلِ فَالْطَقُوا بِهُمْ وَقَتَلُوهُمُ فَقَنَتَ شَهُرًا يَدْعُو فَانُطَلَقُوا بِهِمْ وَقَتَلُوهُمُ فَقَنَتَ شَهُرًا يَدْعُو عَلَيْكِ فَانُولُوهُمْ فَقَنَتَ شَهُرًا يَدْعُو عَلَى رَعْلٍ وَذَكُوانَ وَبَنِي لِحُيَانَ قَالَ قَتَادَةُ وَحَدَّثَنَا اَنَسُ انَّهُمْ قَرَوُابِهِمْ قُرُانًا الْا بَلِيَّا فَيْ وَيُعْمِلُونَ عَبْدُ لِكَ بَعْدُ ـ
بَلِغُوا عَنَّا قَوْمُنَا بِإِنَّا قَدْ لَقِيْنَا رَبَّنَا فَرَضْنِي عَنَّا وَارْضَانَا ثُمَّ رُفِعَ ذَالِكَ بَعْدُ ـ

২৮৩৪. আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। রি'ল, যাকওয়ান, উসাইয়াহ ও বনু লেহইয়ান গোত্রের কিছু লোক নবী (স)-এর কাছে এল এবং তারা ইসলাম গ্রহণ করেছে, এ দাবী করে তাদের (গোত্রগুলাকে) সাহায্য প্রদানের প্রার্থনা জানালে নবী (স) আনসারদের সন্তরজন লোক পাঠিয়ে তাদেরকে সাহায্য করলেন। আনাস বর্ণনা করেছেন, আমরা (আনসারদের প্রেরিত লোকদেরকে) কুররা (কুরআনের আলেম এবং শুদ্ধভাবে কুরআন পাঠকারী) বলে ডাকতাম। দিবাভাগে তারা জ্বালানী কাষ্ঠ সংগ্রহ করত আর রাত্রিকালে নামায আদায় করে কাটাত। তারা তাদের সাথে নিয়ে 'বিরে মাউনা'র নিকট পৌছে বিশ্বাসঘাতকতা করে তাদেরকে হত্যা করল। সুতরাং রস্পুল্লাহ (স) এক মাসব্যাপী রি'ল, যাকওয়ান ও বনী লেহইয়ান গোত্রের জন্য (নামাযে) কৃনুত (নাযেলা) পাঠ করলেন। কাতাদাহ বলেন, আনাস আমাদের কাছে বর্ণনা করেছেন যে, মুসলিমগণ তাদের (নিহত আনসারগণ) সম্পর্কে কিছুকাল যাবত কুরআনের আয়াত (এ আয়াত) পাঠ করতেন, "আমাদের কণ্ডমকে আমাদের পক্ষ থেকে এ খবরটি জানিয়ে দাও যে, আমরা প্রভুর সাক্ষাত লাভ করেছি। তিনি আমাদের প্রতি সন্তুষ্ট হয়েছেন এবং আমাদেরকে সন্তুষ্ট করেছেন।" এরপর আয়াতটি উঠিয়ে নেয়া হয়।

.১৮৫-অনুচ্ছেদ ঃ বিজয় লাভের পর শত্রুর এলাকায় তিন দিন অবস্থান করা।

٣٨٥٠ عَنْ اَبِيْ طَلْحَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ اَنَّهُ كَانَ اِذَا ظَهَرَ عَلَى قَوْمٍ اَقَامَ اِلْعَرْصَةِ ثَلَاثَ لَيَالٍ ـ اللَّبِيِّ اللَّهِ الْعَرْصَةِ ثَلَاثَ لَيَالٍ ـ

নেতৃত্ব প্রদান করবেন। কিন্তু এই যুদ্ধে তাঁরা সকলেই শহীদ হয়ে গেলে নেতাহীন অবস্থায় মুসলিমগণ বিপর্যয়ের সন্থ্যীন হন। ঠিক এই সময় খালেদ ইবনে ওয়ালিদ অগ্রসর হয়ে নিজ্ক খেকেই সেনাধ্যক্ষের দায়িত্ব গ্রহণ করেন এবং মুসলিম বাহিনীকে বিপর্যয়ের হাত খেকে রক্ষা করে বিজয় ছিনিয়ে আনেন।

<sup>&</sup>quot;তারা শহীদ না হয়ে এই মুহূর্তে আমার নিকট থাকলে তা তাদের জন্য আনন্দদায়ক হত না অথবা আমার নিকট আনন্দদায়ক হত না—এ কথার অর্থ হল, শহীদ হয়ে তারা যে উচ্চ মর্যাদা ও অনুপম জানাতী শান্তি লাভ করেছে তাই তাদের কাম্য ছিল। ঐটার তুলনায় পৃথিবীতে বেঁচে থাকা তাদের নিকট আনন্দদায়ক হত না। হাদীসের আলোচ্য অংশটুকু বর্ণনার ব্যাপারে বর্ণনাকারীর সন্দেহ রয়েছে যে, নবী (স) অথবা পূর্বের অংশটুকু বলেছিলেন না পরের অংশটুকু বলেছিলেন, এ ব্যাপারে তিনি নিশ্চিত নন।

২৮৩৫. আবু তালহা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (স) কোন কওমের বা জনগোষ্ঠীর ওপর জয়লাভ করলে তাদের অঙ্গনে (এলাকায়) বা যুদ্ধক্ষেত্রে তিনদিন পর্যন্ত অবস্থান করতেন। টি

১৮৬-অনুচ্ছেদ ঃ জিহাদের সফরের অবস্থায়ই গনীমাতের (যুদ্ধশন্ধ) অর্থ বন্টন করা। রাকে বর্ণনা করেন, আমরা নবী (স)-এর সাথে যুল্ছলাইকাতে অবস্থান করেছিলাম। সেখানে গনীমাতের অর্থ থেকে আমরা উট এবং বকরী লাভ করেছিলাম। নবী (স) দশটি বকরীকে একটি উটের সমান ধরে বন্টন করেছিলেন।

২৮৩৬. আনাস (রা) বর্ণনা করেন, জি'রানা নামক জায়গা থেকে নবী (স) উমরাহ করেছিলেন—যেখানে তিনি হুনাইনের যুদ্ধলব্ধ অর্থ (গনীমাত) বন্টন করেছিলে।

১৮৭-অনুচ্ছেদ ঃ মুশরিকরা কোন মুসলমানের সম্পদ লুট করে নিয়ে গেল। তারপর তা আবার সেই মুসলমানের হন্তগত হল (তাদের ওপর বিজয় লাভ করার পর)। (এ অবস্থায় সেই মুসলমান কি তা হন্তগত করবে অথবা তা মালে গনীমাত হিসাবে বিবেচিত হবে ?) ইবনে নুমায়ের নাফে'র মাধ্যমে উবায়দুল্লাহ ও ইবনে উমার থেকে বর্ণনা করেন যে, ইবনে উমারের একটি ঘোড়া পালিয়ে শক্রুদের নিকট চলে গেলে তারা তা হন্তগত করে। মুসলিমগণ তাদের বিক্রছে বিজয়ী হলে তা ইবনে উমারকে ক্রেরত দেয়া হয়। ঘটনাটি সংঘটিত হয় নবী (স)-এর সময়। ইবনে উমারেরই একজন ক্রীতদাস পালিয়ে রোমানদের সাথে মিলিত হয়। মুসলমানগণ তাদের বিক্রছে বিজয় লাভ করলে খালেদ ইবনে ওয়ালিদ তা ইবনে উমারকে ক্রেরত পাঠিয়ে দেন। এ ঘটনাটি সংঘটিত হয় নবী (স)-এর ইন্তিকালের পর।

٧٨٣٧ عَنْ نَافِعِ أَنَّ عَبْدًا لِإِبْنِ عُمْرَ أَبَقَ فَلَحِقَ بِالرَّوْمِ فَظَهَرَ عَلَيْهِ خَالِدُ بْنُ الْوَلِيْدِ فَرَدَّهُ عَلَى عَبْدِ اللهِ وَأَنْ فَرَسًا لِإِبْنِ عُمْرَ عَارَ فَلَحِقَ بِالرَّوْمِ فَظَهَرَ عَلَيْهِ فَلَا إِلَّهُ عَلَى عَبْدِ اللهِ وَأَنْ فَرَسًا لِإِبْنِ عُمْرَ عَارَ فَلَحِقَ بِالرَّوْمِ فَظَهَرَ عَلَيْهِ فَرَدُومُ عَلَى عَبْدِ اللهِ قَالَ إَبُقُ عَبْدِ اللهِ عَارَ مُشْتَقَ مِنَ الْعَيْرِ وَهُوَ حَمَارُ وَحُشٍ أَلَى هَرَبَ .

২৮৩৭. নাফে' (রা) বর্ণনা করেন, ইবনে উমারের একটি ক্রীতদাস পালিয়ে রোমানদের এলাকায় চলে যায় বা তাদের সাথে মিলিত হয়। পরবর্তী সময়ে খালেদ ইবনে ওয়ালিদ তাদের বিরুদ্ধে বিজয়ী হলে (ক্রীতদাসকে) আবদুল্লাহ (ইবনে উমার)-এর কাছে পাঠিয়ে দেন। ইবনে উমারের একটি ঘোড়াও পালিয়ে রোমানদের (এলাকায়) কাছে চলে যায়। পরবর্তী সময়ে তাদের বিরুদ্ধে বিজয় অর্জিত হলে খালেদ ইবনে ওয়ালিদ ঘোড়াটিও তাকে ফেরত দিয়ে দেন।

৫১, আবু তালহা থেকে অন্য একটি সূত্রেও হাদীসটি বর্ণিত হয়েছে।

٢٨٣٨ عَنْ نَافِعِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ اَنَّهُ كَانَ عَلَىٰ فَرَسِ يَوْمَ لَقِىَ الْمُسْلِمُوْنَ وَاَمِيْرُ ِ الْمُسْلِمِيْنَ يَوْمَئِذٍ خَالِدُ بْنُ الْوَلِيْدِ بَعَثَهُ اَبُوْ بَكْرٍ فَاَخَذَهُ الْعَدُوُّ فَلَمَّا هُزِمَ الْعَدُوُّ رَدَّ خَالَةٌ فَرَسَهُ ـ

২৮৩৮. নাফে' (রা) থেকে বর্ণিত। মুসলমানরা যেদিন (রোমানদের বিরুদ্ধে) লড়াই করছিল সেদিন ইবনে উমার একটি ঘোড়ায় আরোহণ করেছিলেন। ঘোড়াটি (এক সময়ে) শক্রুদের হস্তগত হয়। এই যুদ্ধে আবু বাকর খালেদ ইবনে ওয়ালিদকে মুসলমানদের আমীর বা সেনাধ্যক্ষ করে প্রেরণ করেছিলেন। পরিশেষে শক্ররা যুদ্ধে পরাস্ত হলে খালেদ ইবনে ওয়ালিদ ইবনে উমারকে ঘোড়াটি ফিরিয়ে দেন।

১৮৮-অনুচ্ছেদ ঃ ফারসী বা অ-আরবী ভাষায় কথা বলা।

মহান আল্লাহর বাণী ؛ وَاحْدَلُفُ السِنَدَكُمُ وَالْوَانِكُم "তোমাদের বর্ণ ও ভাষার বৈচিত্র বিভিন্নতার মধ্যে আমার সৃষ্টির নিদর্শন বিদ্যমান।"

وَمَا اَرسَلنَا مِن رَّسُولِ الاَّ بِلِسَانِ قَومِه "आपि कान त्रम्लाक श्वतन कतल जात रांगावींग्र जांगांग्रेट श्वतन कर्तिह।"

٢٨٣٩ عَنْ جابِرِ بْن عَبْدِ اللهِ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللهِ ذَبَحْنَا بُهَيْمَةً لَنَا وَطَحَنْتُ صَاعًا مِنْ شَعْيْرِ قَتَعَالَ اَنْتَ وَنَفَرٌ فَصَاحَ النّبِيُ ﴿ فَقَالَ يَااَهُلَ الْخَنْدَقِ إِنَّ جَابِرًا قَدْ صَنَعَ سُؤُدًا فَحَى هَلاً بِكُمْ ـ
 إِنَّ جَابِرًا قَدْ صَنَعَ سُؤُدًا فَحَى هَلاً بِكُمْ ـ

২৮৩৯. জাবের ইবনে আবদুল্লাহ (রা) বর্ণনা করেন, আমি বললাম, হে আল্লাহর রসূল ! আমি একটি বাচ্চা বকরী যবেহ করেছি এবং আমার স্ত্রী এক সা' (পৌনে তিন সের) যব পিসে আটা প্রস্তুত করেছে। এখন আপনি কয়েকজন লোক সাথে নিয়ে চলুন। একথা শুনে নবী (স) চীৎকার করে ডেকে উঠলেন, হে পরিখা খননকারী লোকেরা ! জাবের তোমাদের জন্য কিছু খাবার প্রস্তুত করেছে। শীঘ্র সেখানে (যাই) চল।

• ٢٨٤ - عَنْ أُمِّ خَالِد بِنْتِ خَالِد بِنِ سَعَيْد قَالَتْ اتَيْتُ رَسُوْلَ اللهِ مَعَ ابِي وَهِيَ ابِيْ وَهِيَ ابِيْ وَهِيَ اللهِ وَهِيَ وَعَلَى قَمْيُضُ اَصَفَرُ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ فَهِيَ النَّهُ سَنَّهُ سَنَّهُ عَالَ عَبُدُ اللهِ وَهِيَ بِالْحَبَشِيَّةِ حَسَنَةُ قَالَتْ فَذَهَبْتُ الْعَبُ بِخَاتِم النَّبُوَّةِ فَزَبَرَنِيْ آبِيْ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ فَي اللهِ عَنْ اللهِ فَبَقِيَتْ حَتَّى ذَكَرَ (دَكِنَ) ـ وَاخْلِفِيْ قَالَ رَسُولُ اللهِ فَبَقِيَتْ حَتَّى ذَكَرَ (دَكِنَ) ـ

২৮৪০. খালেদ ইবনে সাঈদের কন্যা উদ্বে খালেদ (রা) বলেন, আমি আমার পিতার সাথে হলুদ রঙের একটা জামা পরিধান করে রসৃশুল্লাহ (স)-এর নিকট গেলাম। (আমার জামা দেখে) রস্লুল্লাহ (স) বললেন, সানাহ ! সানাহ ! বেশ ! কে সুন্দর ! আবদুল্লাহ বললেন, হাবশী ভাষায় শব্দটির অর্থ হল—সুন্দর। উদ্বে খালেদ বলেন, আমি নবী সাল্লাল্লাছ আলাইহি ওয়াসাল্লামের মোহরে নবুয়াত নিয়ে খেলতে শুরু করলে আমার পিতা আমাকে ধমক দিলেন। (তা দেখে) রস্লুল্লাহ (স) বললেন, তাকে খেলতে দাও। এরপর আমাকে লক্ষ্য করে (দীর্ঘ জীবনের দোয়া করার উদ্দেশ্যে) বললেন, পরিধান কর এবং ছিড়ে ফেল, তিনি (উদ্বে খালেদ) এত দীর্ঘায়ু হয়েছিলেন যে, তার দীর্ঘায়ু হওয়ার বিষয় প্রায়ই আলোচিত হতো।

٢٨٤١ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ آنَّ الْحَسَنَ بْنَ عَلِيٍّ آخَذَ تَمْرَةً مِنْ تَمَرِ الصَّدَقَةِ فَجَعَلَهَا فِي فَيْهِ فَقَالَ النَّبِيِّ ﴿ إِلْفَارِسِيَّةَ كَمْ كَمْ الْمَا تَعْبَرِفُ أَنَّا لاَ نَـ أَكُـلُ الصِّدَقَةَ .
 الصِدَّقَةَ .

২৮৪১. আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। একদিন হাসান ইবনে আলী সাদকার খেজুরের স্থুপ থেকে একটি খেজুর নিয়ে মুখে পুরে দিলে নবী (স) তাকে বললেন, (পুথু কর) ফেলে দাও; ফেলে দাও, তুমি কি জান না আমরা সাদকার দ্রব্যাদি খাই না। (পূর্বোক্ত হাদীসের ব্যাখ্যায়) ইকরামা বলেন, হাবশী সানাহ শব্দের অর্থ উত্তম বা সুন্দর। আবু আবদ্প্লাহ (ইমাম বুখারী) বলেন, কোন রমণীই উম্মে খালেদের মত দীর্ঘায়ু হয়নি।

১৮৯-অনুচ্ছেদ ঃ যুদ্ধলব্ধ সম্পদ (গনীমাত) আত্মসাত (খেয়ানত) করা। মহান আপ্লাহর বাণী ঃ

وَمَا كَانَ لِنَبِى آن يَّغُلَ ﴿ وَمَن يَّغلُل يَاتَ بِمَا غَلَّ يَومَ القِيمَةِ } ثُمَّ تُوَفِّي كَلُّ نَفس مَّا كَسَبَت وَهُم لاَيُظلَمُونَ۞ (سورة ال عمران: ١٦١)

"কোন নবীই খেয়ানত করতে পারে না। আর যে খেয়ানত করবে কিয়ামতের দিন তাকে খেয়ানতকৃত বস্তুসহ হাজির হতে হবে এবং সেখানে প্রত্যেকেই পুরোপুরি তার কর্মফল লাভ করবে। তাদের কারো প্রতিই সামান্যতম জুলুমও করা হবে না।"

٢٨٤٢ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَامَ فَيْنَا النَّبِيُّ فَذَكَرَ الْغُلُولَ فَعَظَّمَهُ وَعَظَّمَ اَمْرَهُ قَالَ لاَ اَلْفَيْنَ اَحَدَكُمْ (اَلْقَيَنَّ) يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى رَقَبَتِهِ شَاةٌ لَهَا ثُغَاءٌ عَلَى رَقَبَتِهِ فَا اللهِ اَفْيَنَ اَحْدَكُمْ (اَلْقَيَنَّ) يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى رَقَبَتِهِ شَاةٌ لَهَا ثُغَاءٌ عَلَى رَقَبَتِهِ فَا اللهِ اَغْتَنِي فَا أَقُولُ لاَ اَمْلِكُ لَكَ (مِنَ اللهِ) شَيْئًا فَرَسُ لَهُ حَمْحَمَةٌ يَقُولُ يَا رَسُولَ اللهِ اَغْتَنِي فَا قُولُ لاَ اَمْلِكُ لَكَ اللهِ اَغْتَنِي فَا قُولُ لاَ اَمْلِكُ لَكَ اللهِ اَغْتَنِي فَا قُولُ لاَ اَمْلِكُ لَكَ اللهِ اللهُ اللهِ المُؤْلِقُولُ اللهِ المُؤْلِقُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ المَلْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ المُؤْلِقُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللّهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِلْ اللهِ اللهِ اللّهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ ا

شَيْئًا قَدْ اَبِلَغْتُكَ وَعَلَى رَقَبَتِهِ صَامِتٌ فَيَقُوْلُ يَا رَسُوْلَ اللهِ اَغِثْنِيْ فَاَقُوْلُ لاَ اَمْلكُ لَكَ شَيْئًا قَدْ اَبِلَغْتُكَ اَوْ عَلَى رَقَبَتِهِ رِقَاعٌ تَخْفِقُ فَيَقُوْلُ يَا رَسُوْلَ اللهِ اَغِثْنِيْ فَاقُوْلُ لاَ اَمْلكُ لَكَ سَيْئًا قَدْ اَبِلَغْتُكَ .

২৮৪২, আবু হুরাইরা (রা) বর্ণনা করেন, নবী (স) একদিন আমাদের মাঝে দাঁড়িয়ে গনীমাতের অর্থসম্পদ আত্মসাতের ভয়াবহতা সম্পর্কে বক্তব্য রাখদেন এবং ভয়াবহ পরিণামের বিষয়ও আলোচনা করলেন। তিনি বললেন, আমি কিয়ামতের দিন তোমাদের কাউকে এমন অবস্থায় দেখতে চাই না যে, সে ঘাডে একটি চীৎকাররত বকরী, একটি হেষারত অশ্ব বহন করছে এবং আমাকে ডেকে বলছে যে, হে আল্লাহর রসূল ! আমাকে এ বিপদ থেকে (রক্ষা) উদ্ধার করুন। তখন আমি বলব, আমি তোমার জন্য কিছুই করতে পারছি না। আমি তো আল্লাহর বিধিবিধান তোমাদের নিকট পৌছিয়ে দিয়েছিলাম। (অথবা) আমি তোমাদের কাউকে এমন অবস্থায়ও দেখতে চাই না যে, সে একটি চীৎকাররত উট ঘাড়ে বহন করে আমার কাছে এসে বলছে, হে আল্লাহর রসল ! আমাকে বিপদমুক্ত করুন। আমি বলব, আমি তোমার জন্য কিছুই করতে পারছি না, আল্লাহর বাণী বা আদেশ নিষেধ তো আমি তোমাদের কাছে পৌছে দিয়েছিলাম। (অথবা) তোমাদের কাউকে আমি এমনও দেখতে চাই না যে, সে সম্পদের বোঝা ঘাড়ে করে আমার কাছে আগমন করে বলবে, হে আল্লাহর রসুল ! আমাকে বিপদ থেকে রক্ষা করুন। আমি বলব, আমি তোমাদের জন্য কিছুই করতে সক্ষম নই। কেননা, আমি আল্লাহর বাণী তোমাদের নিকট পৌছিয়েছিলাম। (অথবা) তোমাদের কোন ব্যক্তি কাপড়ের গাঁটরি ঘাড়ে বহন করে আগমন করবে আর বাতাসে কাপড় তার ঘাড়ের ওপর উড়তে থাকবে। সে বশবে, হে আল্লাহর রস্প ! আমাকে বিপদমুক্ত করুন। আমি বলব, আমি তোমার জন্য কিছুই করতে পারছি না। আল্লাহর বাণী তো আমি তোমাদের কাছে পৌছে দিয়েছিলাম।

১৯০-অনুচ্ছেদ ঃ মামুলী চ্রি। নবী (স) এ ধরনের চ্রি করা জিনিসপত্রে আগুন লাগিয়ে ভশীভৃত করে দিয়েছেন। আবদ্লাহ ইবনে আমর নবী (স) থেকে এক্সপ কোন হাদীস উল্লেখ করেননি। এটিই সঠিক মত।

٣٨٤٣ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِهِ قَالَ كَانَ عَلَىٰ ثَقَلِ النَّبِيُّ ﴿ يَجَدُّ لَيُقَالُ لَهُ كَرْكَرَةُ فَمَاتَ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ فَوَجَدُوا عَبَاءَةً فَمَاتَ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ فَوَجَدُوا عَبَاءَةً قَدْ غَلَهَا ـ

২৮৪৩. আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রা) বর্ণনা করেন, কারকারাহ নামক এক ব্যক্তির ওপর নবী (স)-এর আসবাবপত্র রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব অর্পিত ছিল। সে মারা গেলে রস্পুল্লাহ (স) বলুলেন, সে দোযখবাসী হবে। লোকেরা এ ব্যাপারে খোঁজ খবর নিয়ে জানতে পারল যে, সে গরীমাতের মাল থেকে একটি আবা আত্মসাত করেছিল। ا كَنْ رَافِع قَالَ كُنْاً مَعَ النّبِيِّ عِيْدِي الْحُكْثِيَة فَاصَابَ النّاسَ جُوعَ الْمُكِنْة فَاصَابَ النّاسَ جُوعَ الْمَعِ النّبِيِّ عِيْدِي الْحُكْثِقَة فَاصَابَ النّاسَ جُوعَ وَاصَبَنَا اللّهُ وَغَنَمًا وَكَانَ النّبِيِّ عِيْدِ فَيُ الْحُحَرِيَاتِ النّاسِ فَعَجِلُوا فَنَصَبُوا الْقُدُورَ فَامَرُ بِالْقُدُورِ فَاكُفْتُم بِبِعِيْرِ فَنَدَّ مِنْهَا بَعِيْرُ وَفَي الْقُدُورِ فَاكُفْتُ ثُمَّ قَسَمَ فَعَدَلَ عَشَرَةً مِنَ الْفَتَم بِبِعِيْرٍ فَنَدَّ مِنْهَا بَعِيْرُ وَفِي الْقُدُم خَيْلُ يَسِيْرَ فَطَلَبُوهُ فَاعْيَاهُم فَاهُولِي الْيَهِ رَجُلُ بِسِنَهُم فَجَسَهُ اللّهُ فَقَالَ هُذِهِ الْبَهَائِمُ لَهَا اَوَابِدُ كَاوَابِدِ الْوَحْشِ فَمَانَدَّ عَلَيْكُمْ فَاصَنَعُوا بِهِ هٰكَذَا فَقَالَ جَدِينَ انّا نَرْجُو اَوْ نَجَافُ اَنْ نَلْقَى الْعَدُو عَدًا وَلَيْسَ مَعَنَا مُدًى افْتُولَ وَسَأَحَدِ الْقَصِبِ خَدَا اللّهُ وَعَلُم فَا السّرِقُ وَالظُّفُرَ وَسَأَحَدِ الْقَصِبِ فَقَالَ مَا السّرِقُ وَالظُّفُرَ وَسَأَحَدِ الْقُومِ فَكُلُ لَيْسَ السّرِقُ وَالظُّفُرَ وَسَأَحَدِ لُكُمْ عَنْ فَقَالَ مَا السّرَقُ فَعُظُمْ وَامًا الظُّفُرُ فَمُدَى الْحَبَسَة .

২৮৪৪. রাফে ইবনে খাদীজ (রা) বর্ণনা করেন, আমরা নবী (স)-এর সাথে যুদ্ধলাইফাতে অবস্থানকালে সবাই ক্ষুধার্ত হয়ে পড়েছিলাম। গনীমাত বা যুদ্ধলব্ধ অর্থ হিসেবে কিছু উট এবং বকরীও আমাদের হস্তগত হয়েছিল। নবী (স) সর্ব পেছনের দলে ছিলেন। সবাই দ্রুত চুলায় ডেকচি চাপিয়ে দিলে নবী (স) এসে তা উল্টিয়ে ফেলে দেয়ায় আদেশ দান করলেন। অতএব সেগুলো উল্টিয়ে ফেলে দেয়া হল। পরে নবী (স) গনীমাতের অর্থ দশটি বকরী একটি উটের সমান করে বন্টন করলেন। একটি উট ছুটে পালালে ঘোড়া কম থাকার কারণে সবাই সেটির পেছনে পেছনে তাড়া করে চলল। পরিশেষে সবাই ক্লান্ত হয়ে পড়লে এক ব্যক্তি তীর নিক্ষেপ করে সেটিকে পাকড়াও করল। নবী (স) বললেন, এসব পতর মধ্যেও (কিছু পত্র) জংলী খাসলাত আছে। অতএব এগুলোর মধ্য হতে কোনটি পলায়ন করলে এভাবে তাকে কাবু করবে। আমার দাদা জিজ্ঞেস করলেন ঃ আমরা আগামী প্রত্যুষে শক্রর আক্রমণের আশংকা করছি; কিছু আমাদের কাছে ছুরি নেই। এমতাবস্থায় আমরা কি বাঁশের ছুরি দ্বারাই পত জবাই করে নেব। নবী (স) বললেন, দাঁত এবং নখ ছাড়া আল্লাহর নাম নিয়ে যে কোন জিনিস দ্বারাই রক্ত প্রবাহিত করা গেলে তা খাবে। এর কারণও আমি তোমাদেরকে বলে দিচ্ছি। দাঁত তো হাড় বৈ কিছু নয়, আর নখকে হাবলীরা ছুরি হিসেবে ব্যবহার করে থাকে।

## ১৯২-অনুচ্ছেদ ঃ বিজয়ের সুসংবাদ দান করা।

 الْخَيْلِ فَضَرَبَ فِي صَدْرِي حَتَّى رَايَثُ اثَّرَ اَصَابِعِهِ فِي صَدْرِيْ فَقَالَ اللَّهُمَّ ثَبِّتُهُ وَاجْعَلْهُ هَادِيًا مَهْدِيًّا فَانْطَلَقَ الِّيهَا فَكَسَرَهَا وَحَرَّقَهَا فَاَرْسَلَ الِي النَّبِيُّ عِيْق يُبَشِّرُهُ فَقَالَ رَسُوْلُ جَرِيْرٍ يَا رَسُوْلَ اللهِ وَالَّذِي بَعَثُكَ بِالْحَقِّ مَاجِئْتُكَ حَتَّى تَرَكْتُهَا كَاتَهَا جَمَلُ اَجْرَبُ فَبَارَكَ عَلَى خَيْلِ اَحْمَسَ وَرِجَالِهَا خَمْسَ مَرَّاتٍ قَالَ مُسَدَّدُ بَيْتُ فِيْ خَتْعَمَ ـ

২৮৪৫. জারীর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ আমাকে রস্পুল্লাহ (স) বলেছিলেন, তোমরা আমাকে যুলখালাসাহ সম্পর্কে নিশ্চিত করছ না কেন । এটা ছিল খাছআম গোত্রের দেবমন্দির যা কা'বাতৃল ইয়ামানিয়াহ নামে পরিচিত ছিল। জারীর বলেন, এরপর আমি আহমাস গোত্রের এক শত পঞ্চাশজন সুদক্ষ ঘোড়সওয়ার নিয়ে যাত্রা করলাম। বর্ণনাকারী (জারীর) বলেন, আমি নবী (স)-কে জানালাম, আমি ঘোড়ার পিঠে স্থির হয়ে বসে থাকতে পারি না। এ কথা ভনে নবী (স) আমার বুকের ওপর সজোরে করাঘাত করলেন। যে কারণে আমি আমার বুকে তাঁর আঙুলের চিহ্নুতলো দেখতে পাছিলাম। তিনি বললেন, হে আল্লাহ তাকে স্থির করে দাও। তাকে সৎপথ প্রদর্শক ও সৎপথপ্রাপ্ত করে দাও। অতপর তিনি (বর্ণনাকারী জারীর) যুলখালাসাহ অভিমুখে যাত্রা করলেন এবং সেটিকে ভেঙ্গে জ্বালিয়ে দিলেন। এরপর তিনি (জারীর) নবী (স)-এর নিকট একজন লোক পাঠিয়ে তাঁকে তা অবহিত করলেন। সংবাদবাহক (লোকটি) তাঁর নিবী (স)] নিকট পৌছে বলল, যিনি আপনাকে সত্য বিধান দিয়ে প্রেরণ করেছেন, সেই সন্তার শপথ করে বলছি, আমি ঐ মন্দিরটিকে ধ্বংস করে চর্মরোগে আক্রান্ত উটের ন্যায় পরিত্যাগ করে এসেছি। বর্ণনাকারী জারীর বলেন, তিনি (স) আহমাস গোত্রের অশ্বারোহী ও পদাতিক সৈনিকদের বরকতের জন্য পাঁচবার দোয়া করেন।

১৯৩-অনুচ্ছেদ ঃ সুসংবাদদাতাকে কোন কিছু দিয়ে পুরস্কৃত করার বর্ণনা। তাওবা কবুল হওয়ার সুসংবাদ দেয়া হলে কা'ব ইবনে মালেক (সুসংবাদদাতাকে) দু'খানা কাপড় দিয়ে পুরকৃত করেছিলেন।

১৯৪-অনুচ্ছেদ ঃ ইসলাম বিজয়ী হওয়ার পর হিজরতের প্রয়োজন নেই।<sup>৫২</sup>

٢٨٤٦ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ النَّبِيِّ ﷺ يَوْمَ فَتَحِ مَكَّةً لاَ هِجْرَةً وَلَكِنْ جِهَادُ وَنِيَّةُ وَاذِا اسْتُنْفِرْتُمْ فَانْفِرُوْا ۔

৫২. কোন এলাকা থেকে হিজরতের প্রয়োজন—দুটি কারণে দেখা দেয়। প্রথমত যদি মুসলমানদের প্রাণ ও সম্পদ্দ কোন এলাকায় বিপন্ন হয়ে পড়ে। দ্বিতীয়ত দীন ও ঈমান রক্ষা যদি অসম্ভব হয়ে পড়ে। নবী (স)-এর বাণী ঃ প্রাণ ও দীনের ওপর বিপর্যয় নেমে আসবে এ আশক্ষায় কোন ব্যক্তি যদি কোন এলাকা থেকে হিজরত করে, তাহলে আল্লাহ তাকে সিদ্দীক বান্দা হিসেবে গ্রহণ করেন। আর মৃত্যুর সময় তাকে শহীদ হিসেবে গণ্য করেন। কাজেই কোন এলাকায় ইসলাম বিজয়ী শক্তি হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হলে মুসলমানদের দীন ও জ্ঞানমালের ওপর কোন হুমকিই আর থাকে না। তাই স্বাভাবিক কারণেই সে এলাকা থেকে হিজরত করারও কোন প্রয়োজন থাকে না।

২৮৪৬. ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী (স) মক্কা বিজয়ের দিন বলেন, হিজরতের আর প্রয়োজন নেই, কিন্তু জিহাদ ও নিয়তের প্রয়োজন) অবশিষ্ট আছে। তোমাদেরকে জিহাদের জন্য (বের হওয়ার) আহবান জানানো হলে, তোমরা সে আহ্বানে দ্রুত সাড়া দিও।

٢٨٤٧ عَنْ اَبِيْ عُثْمَانَ النَّهَدِيُّ عَنْ مُجَاشِمِ بْنِ مَسْعُوْد قَالَ جَاءَ مُجَاشِمُ بِالْحِيْهِ مُبَالِد مِنْ مَسْعُوْد قَالَ جَاءَ مُجَاشِمُ بِأَخْيِهِ مُجَالِد بْنِ مَسْعُوْد إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ هَٰذَا مُجَالِدُ يُبَايِعُكَ عَلَى الْهِجرَةِ فَقَالَ لاَ هِجرَةَ بَعْدَ فَتْح مَكَّةً وَلكِنْ أَبَايِعُهُ عَلَى الْإِسْلاَمِ ـ

২৮৪৭. আবু উসমান নাহদী থেকে বর্ণিত। মোজাশে ইবনে মাসউদ (রা) তাঁর ভাই মোজালেদ ইবনে মাসউদকে সাথে নিয়ে নবী (স)-এর কাছে এসে বললেন, এই যে, মোজালেদ সে আপনার হাতে হিজরতের জন্য বাইয়াত হতে চায়। তিনি (স) বললেন, মক্কা বিজয়ের পর হিজরতের আর প্রয়োজন নেই। তবে এখন আমি তার থেকে ইসলামের জন্য বাইয়াত গ্রহণ করছি।

٢٨٤٨ - عَنْ عَمْرُو وَابْنِ جُرَيْجِ سَمَعْتُ عَطَاءً يَقُولُ الْهَبْتُ مَعَ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْمِ اللهِ عَلَيْمَ اللهُ عَلَيْمِ اللهِ عَائِشَةَ وَهِيَ مُجَاوِرَةُ بِثَبِيْرٍ فَقَالَتَ لَنَا اِنْقَطَعَتِ الْهِجْرَةُ مُنْذُ فَتَحَ اللهُ عَلَيسَ نَبِيهِ اللهِ عَكَةً ـ

২৮৪৮. আমর ইবনে জুরায়েয (রা) বর্ণনা করেন, আমি আতাকে বলতে শুনেছি, তিনি বলেছেন, আমি উবায়েদ ইবনে উমায়েরকে সঙ্গে নিয়ে আয়েশা (রা)-এর নিকট গমন করলাম। তিনি তখন সাবীর পাহাড়ের পাদদেশে (সন্নিকটে) অবস্থান করতেছিলেন। তিনি তখন আমাদেরকে বললেন, যখন থেকে আল্লাহর নবী (স)-কে মক্কার ওপর বিজয়ী করেছেন তখন থেকে হিজরত রহিত হয়ে গেছে।

আতা (র) বলেন, আমি উবাইদ ইবনে উমাইরের সাথে আয়েশা (রা)-এর নিকট গেলাম। তিনি ছাবীর পাহাড়ের পাদদেশে এসেছিলেন। তিনি আমাদেরকে বললেন, আল্লাহ তাআলা তাঁর নবী (স)-এর দ্বারা মক্কা জয় করানোর পর থেকে হিজরতের প্রয়োজন শেষ হয়ে গেছে।

১৯৫—অনুচ্ছেদ ঃ বিশ্বী অথবা মু'মিন নারী আল্লাহর নাকরমানি করলে তাকে উলঙ্গ করতে কোন ব্যক্তি বাধ্য হলে।

٢٨٤٩ عَنْ سَعْدَ بْنِ عُبَيْدَةً عَنْ آبِيْ عَبْدِ الرَّحْمْنِ وَكَانَ عُثْمَانِيَا فَقَالَ لِإِبْنِ عَطِيَّةً وَكَانَ عَلْمَانِيا فَقَالَ لِإِبْنِ عَطِيَّةً وَكَانَ عَلَويًا إِنِّى لَاَيْمَاءِ سَمَعْتُهُ يَقُولُ بَعْثَنِيْ وَكَانَ عَلَويًا إِنِّى لَاَيْمَاءِ سَمَعْتُهُ يَقُولُ بَعْثَنِيْ النَّيِيِّ عَلَى الدَّمَاءِ سَمَعْتُهُ يَقُولُ بَعْثَنِيْ النَّيِيِّ عِلَى الدَّمَاءِ سَمَعْتُهُ يَقُولُ بَعْثَنِيْ النَّيِيِّ عِلَى الدَّمَاءِ سَمَعْتُهُ يَقُولُ بَعْثَنِيْ النَّيِيِّ عِلَى الدَّمِاءِ الْمَرَاةُ اعْطَاهَا حَاطِبُ

كَتَابًا فَاتَيْنَا الرَّوْضَةَ فَقُلْنَا الْكَتَابَ قَالَتْ لَمْ يُعْطِنِي فَقُلْنَا لَتَخْرِجِنَّ اَوْ لَا جَرِّدَنَّكِ فَا خُرَجَتْ مِنْ حُجْزَتِهَا فَارْسَلَ اللَّى حَاطِبِ فَقَالَ لَا تَعْجَـلُ وَاللَّهِ مَا كَفَرْتُ وَلَا فَاخْرَجَتْ مِنْ حُجْزَتِها فَارْسَلَ اللَّى حَاطِبِ فَقَالَ لَا تَعْجَـلُ وَاللَّهِ مَا كَفَرْتُ وَلاَ إِنْ مَنْ يَدْفَعُ إِنْ مَنْ يَدُفَعُ اللَّهُ بِهِ عَنْ آهْلِهِ وَمَالِهِ وَلَمْ يَكُنْ لِي آحَدُ فَا حَبْبَتُ أَنْ اَتَخْذَ عِنْدَهُمْ يَدًا فَصَدَّقَهُ اللَّهُ بِهِ عَنْ آهْلِهِ وَمَالِهِ وَلَمْ يَكُنْ لِي آحَدُ فَاحْبَبْتُ أَنْ اتَخْذَ عَنْدَهُمْ يَدًا فَصَدَّقَهُ النَّبِي فَقَالَ مَا يُدرِيكَ لَعَلَّ اللَّهُ إِظْلَعَ عَلَى آهْلِ بَدُرِ فَقَالَ إِعْمَلُوا مَا شَيْئَتُمْ فَهَذَا الَّذِي جَرَّاهُ .

২৮৪৯. সাদ ইবনে উবায়দাহ (রা) থেকে, আবু আবদুর রহমান উসমানী (র)-এর সূত্রে বর্ণিত। তিনি ইবনে আতিয়াহ উলুব্বীকে বললেন, আমি জানি তোমাদের এ সঙ্গী (আলী)-কে কোন জ্বিনিস রক্তপাতে দুঃসাহসী বানিয়েছে। তাঁকে (আলী) আমি বলতে ভনেছি, নবী (স) আমাকে ও যুবায়েরকে প্রেরণ করে বললেন, অমুক বাগানের দিকে (রাওদা খাক নামক স্থানে) দ্রুত চলে যাও। সেখানে এক মহিলাকে দেখতে পাবে। তার কাছে হাতেব একটি পত্র দিয়েছে। অতএব আমরা রাওদা নামক স্থানে পৌছে মহিলাকে বললাম, তোমার নিকট যে পত্র আছে তা বের করে দাও। মহিলাটি বলল, সে (হাতেব) তো আমাকে কোন পত্র দেয়নি। আমরা বললাম, পত্র বের কর, নইলে আমরা তোমাকে বিবস্ত্র করে অনুসন্ধান করব। এরপর মহিলাটি তার কোমর হতে পত্রটি বের করে দিল। তিনি (স) হাতেবকে ডেকে পাঠালেন, হাতেব এসে বলন, আপনি (আমার ব্যাপারে) তাড়াহুড়ো করবেন না। আল্লাহর শপথ ! আমি কৃফরী এখতিয়ার করিনি এবং ইসলামে নতুন কিছু যোগও করিনি। ইসলামের প্রতি আমার যথেষ্ট অনুরাগ আছে। (প্রকৃত ব্যাপার এই যে.) আপনার, মোহাজের সাহাবাদের মধ্যে এমন কেউ নেই, মক্কায় যার অর্থসম্পদ রক্ষণাবেক্ষণের কেউ নেই। কিন্তু আমার সেখানে এমন কেউ নেই। তাই আমি মনে করদাম যে, তাদের (মঞ্চাবাসী কাফের) প্রতি কিছুটা এহসান করি (তাতে আমার অর্থসম্পদ ও পরিবার-পরিজন রক্ষা পাবে)। তিনি (স) তার বক্তব্যের সত্যতা স্বীকার করলেন। উমার (রা) বললেন, আমাকে ছেড়ে দিন, আমি তার গর্দান উড়িয়ে দেই। কেননা সে মুনাফিকী করেছে। নবী (স) বললেন, তুমি অবগত নও যে, আল্লাহ বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণকারীদের অবস্থা ভালভাবে অবগত। আল্লাহ তাঁদের সম্পর্কে বলেছেন ঃ তোমাদের যেমন ইচ্ছা আমল কর। এই কথাই তাঁকে সাহস যগিয়েছে।

১৯৬-অনুচ্ছেদ ঃ যুদ্ধ ফেরত সৈনিকদেরকে অভ্যর্থনা জ্বানানো।

. ٢٨٥ - عَنِ ابْنِ اَبِي مُلَيْكَةَ قَالَ اُبْنُ الزَّبَيْرِ لِابْنِ جَعْفَرَاتَذَكُرُ اِذَ تَلَقَّيْنَا رَسُولَ. الله ﷺ اَنَا وَاَنْتَ وَابْنُ عَبَّاسٍ قَالَ نَعَمْ فَحَمَلَنَا ۖ وَتَرَكَكَ ـ ২৮৫০. ইবনে আবু মুলাইকা (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, ইবনুয যুবায়ের (রা) ইবনে জাফর (রা)-কে বলেন, যখন আমি, আপনি ও ইবনে আব্বাস (রা) রসূলুল্লাহ (স)-কে অভ্যর্থনা জানাতে এগিয়ে গিয়েছিলাম, তখনকার কথা কি আপনার মনে পড়ে ? ইবনে জাফর জবাব দিলেন, হাঁ (সেই সময়) নবী (স) আপনাকে বাদ রেখে আমাদের দু জনকে তার সওয়ারীতে উঠিয়ে নিয়েছিলেন।

٢٨٥١ عَنِ السَّائِبِ بَنِ يَزِيْدَ ذَمَبْنَا نَتَلَقَى رَسُوْلَ اللهِ هَمَ الصِّنَبَيَانِ اللهِ اللهِ عَنِ الصِّنَبَيَانِ اللهِ عَنْ الصِّنَبَيَانِ اللهِ عَنْ الصَّنَبَيَانِ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ الصَّنْبَيَانِ اللهِ عَنْ الصَّنْبَيَانِ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ الصَّنْبَيَانِ اللهِ عَنْ الصَّنْبَيَانِ اللهِ عَنْ السَّنْبَيَانِ اللهِ عَنْ الصَّنْبَيَانِ اللهِ عَنْ السَّنْبَيِّ اللهِ عَنْ السَّنْبَيِّ اللهِ عَنْ السَّنْبَانِ اللهِ عَنْ السَّالِ اللهِ عَنْ السَّالِيَّةِ اللهِ عَنْ السَّالُ اللهِ عَنْ السَّالِ اللهِ عَنْ السَّالِيَّ اللهِ عَنْ السَّالُ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَى اللهُ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَنْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْكَ اللهِ عَلَيْكَ اللهِ عَلَيْكَ اللهِ عَلَيْكُ اللهِ عَلَيْكُ اللهِ عَلَيْكُ اللهِ عَلَيْكُ اللهِ عَلْمَ عَلَيْكُ اللهِ عَلَيْكُ اللهِ عَلَيْكُ اللّهِ عَلَيْكُوالِي اللّهِ عَلَيْكُ اللهِ عَلَيْكُوالِي اللّهِ عَلَيْكُ اللّهِ عَلَيْكُولِي اللّهِ عَلَيْكُولِي اللّهِ عَلَيْكُولُولُولِي الللّهِ عَلَيْكُولِي اللّهِ عَلَيْكُولِي اللّهِ اللّهِ عَلَيْكُولِي الللّهِ عَلَيْكُولِي اللّهِ عَلَيْكُولِي اللّهِ اللّهِ عَلَيْكُولِي الللّهِ اللّهِ عَلَيْكُولِي اللّهِ اللّهِ عَلَيْكُولُولِي اللّ

২৮৫১. সায়েব ইবনে ইয়াযীদ (রা) বলেন, অন্যান্য বালকদের সাথে আমরা রস্লুক্সাহ (স)-কে অভ্যর্থনা জানানোর জন্য সানিয়াতুল বিদা নামক জায়গা পর্যন্ত এগিয়ে গিয়েছিলাম।

১৯৭-অনুচ্ছেদ ঃ জিহাদ থেকে প্রত্যাবর্তন করে কি বলতে হবে ?

২৮৫২. আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (স) (জিহাদ হতে) প্রত্যাবর্তন করে তিনবার তাকবীর ধ্বনি দিতেন, অতপর বলতেন, আমরা ইনশাআল্লাহ (স্বএলাকায়) প্রত্যাবর্তনকারী, গোনাহ থেকে তাওবাকারী, আল্লাহর ইবাদাতকারী ও প্রশংসাকারী এবং আমাদের রবের উদ্দেশ্যে সিজ্ঞদাকারী। আল্লাহ তাঁর প্রতিশ্রুণতি সত্য করে দেখিয়েছেন, তাঁর বান্দাকে সাহায্য করেছেন এবং একাই সকল বাতিল শক্তিশুলোকে পর্যুদন্ত করেছেন।

٣٨٥٧ عَنْ أَنْسِ بْنِ مَاكِ قَالَ كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ هُمَقْفَلَهُ مِنْ عُسْفَانَ وَرَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ الْمُقَفَلَةُ مِنْ عُسْفَانَ وَرَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهُ فَدَا كَ قَالَ عَلَيْكَ الْمَرْأَةَ فَقَلَبَ فَاقَتُهُ مَا يُو طَلْحَةً فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ جَعَلَنِي اللَّهُ فَدَا كَ قَالَ عَلَيْكَ الْمَرْأَةَ فَقَلَبَ فَاقَتُكُم ابُو طَلْحَةً فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ جَعَلَنِي اللَّهُ فَدَا كَ قَالَ عَلَيْكَ الْمَرْأَةَ فَقَلَبَ فَوَيًا عَلَى وَجُهِهِ وَاتَاهَا فَالْقَاهَا عَلَيْهَا وَاصْلَحَ لَهُمَا مَرْكَبَهُمَا فَرَكْبَا وَاكْتَنَفَنَا رَسُولَ الله عَلَى وَجُهِهِ وَاتَاهَا فَالْقَاهَا عَلَيْهَا وَآصُلَحَ لَهُمَا مَرْكَبَهُمَا فَرَكْبَا وَاكْتَنَفَنَا رَسُولَ الله عَلَى الله عَلَى الْمَدِينَة قَالَ الْبِيونَ تَانِبُونَ عَابِدُونَ لِرَبِنَا حَلَى اللّهِ اللّهُ عَلَى اللّهِ مَنْ فَلَا اللّه عَلَى اللّهُ مَنْ فَاللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْكُ الْمُرْفَقَا عَلَى اللّهُ مَنْ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ مِنْ فَلَا اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلْمَ يَزَلَ يَقُولُ ذَلِكَ حَتَّى دَخَلَ اللّهُ اللّهُ اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُولُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمَا عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ

২৮৫৩. আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা উসকান হতে প্রত্যাবর্তনের পথে নবী (স)-এর সঙ্গে ছিলাম। আর রস্লুল্লাহ (স) তাঁর সওয়ারীর পেছনে হয়াই কন্যা সাফিয়্যাকে বসিয়ে নিয়ে যাচ্ছিলেন। (এক সময়) তাঁর উট হোঁচট খেলে তাঁরা উডয়েই ছিটকে পড়ে গেলেন। আবু তালহা (রা) দ্রুত ছুটে গিয়ে বললেন, হে আল্লাহর রস্লা। আল্লাহ আমাকে আপনার জন্য কোরবান করুন। তিনি (স) বললেন, মহিলাটির প্রতি দৃষ্টি দাও। সুতরাং আবু তালহা (রা) একখণ্ড বন্ধ ঘারা নিজ মুখমণ্ডল আড়াল করে সাফিয়্যার নিকট গেলেন এবং বন্ধখণ্ডি তার জন্য আবরণ তৈরী করলেন অতপর তিনি তাদের সাওয়ারীটিও ঠিকঠাক করে দিলেন। নবী (স) ও সাফিয়্যা পুনঃ তাতে আরোহণ করলে আমরা রস্লুল্লাহ (স)-কে বেষ্টন করে অগ্রসর হতে থাকলাম। আমরা মদীনার নিকটবর্তী হলে নবী (স) বললেন, আমরা প্রত্যাবর্তনকারী, গোনাহ হতে তাওবাকারী, (আল্লাহর) ইবাদাতকারী এবং প্রশংসাকারী। মদীনায় প্রবেশ না করা পর্যন্ত তিনি এ কথাণ্ডলো আওড়াতে থাকলেন।

١٨٥٤ عَنْ انْسِ بِنِ مَالِكِ اَنَّهُ اَقْبَلَ هُوَ وَاَبُوْ طَلْحَةَ مَعَ النَّبِيِّ آَ الْمَا وَمَعَ النَّبِيِّ النَّاقَةُ النَّبِيِّ النَّبِيِّ النَّبِيِّ النَّبِيِّ النَّبِيِّ النَّبِيِّ النَّبِيِّ النَّبِيِّ اللَّهِ مَعْدِرِهِ النَّبِيِّ اللَّهُ اللللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

২৮৫৪. আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি ও আবু তালহা (রা) নবী (স)এর সাথে ফিরছিলেন এবং নবী (স)-এর সওয়ারীর পেছনে সাফিয়্যা (রা) বসা ছিলেন।
কিছু দ্র অগ্রসর হওয়ার পর উট্রীটি হোঁচট খেলে নবী (স) ও মহিলা ছিটকে পড়লেন।
সাথে সাথে আবু তালহা (রা) তাঁর উট থেকে মহিলার উপর কাপড় নিক্ষেপ করলেন।
তিনি নবী (স)-এর কাছে দৌড়ে এলেন এবং বললেন, হে আল্লাহর রস্ল ! আল্লাহ
আমাকে আপনার জন্য উৎসর্গিত করুন। আপনি কি চোট পেয়েছেন । তিনি বললেন, না,
তবে তুমি মহিলার খোঁজ নাও। তখন তিনি নিজের মুখমগুলের উপরে কাপড় দিয়ে
মহিলার দিকে এগিয়ে গিয়ে তাঁর শরীর কাপড় দিয়ে ঢেকে দিলেন। তখন মহিলা উঠে
দাঁড়ালেন। অতপর তিনি তাদের সওয়ারীটি ঠিকঠাক করে দিলেন এবং উভয়ে তাতে
আরোহণ করে পুনরায় রওয়ানা করলেন। যখন ( কাফেলা) মদীনার উপকর্ষ্ঠে পৌছল,
অথবা মদীনার নিকটবর্তী হলো তখন নবী (স) বলতে থাকলেনঃ আমরা প্রত্যাবর্তনকারী,

পাপ হতে তাওবাকারী, ইবাদাতকারী এবং আমাদের প্রতিপাদকের প্রশংসাকারী । মদীনা নগরীতে প্রবেশ করা পর্যন্ত তা আওড়াতে থাকলেন।

১৯৮-অনুচ্ছেদ ঃ সকর থেকে প্রত্যাবর্তন করে নামায আদার করা।

٢٨٥٥ عَنْ جَابِرِ بُن عَبْدِ اللهِ قَالَ كُنْتُ مَعَ النَّبِيُّ ﷺ فِي سَفْرٍ فَلَمَّا قَدْمِنَا اللهِ قَالَ لِي اللهِ عَالَ اللهِ عَالَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَالَ اللهِ عَلَى اللهِ عَالَ اللهِ عَالَ اللهِ عَالَ اللهِ عَالَ اللهِ عَالَ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَالَ اللهِ عَالَ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَى اللهِيْمِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِي عَلَى اللهِ عَلَى الللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللّ

২৮৫৫. জাবের ইবনে আবদুল্লাহ (রা) বলেন, এক সফরে আমি নবী (স)-এর সঙ্গেছিলাম। আমরা মদীনায় ফিরে এলে তিনি (স) আমাকে বললেন, মসজিদে প্রবেশ কর, অতপর দু'রাকআত নামায আদায় কর।

٢٨٥٦ عَنْ كَعْبِ أَنَّ النَّبِيِّ عَيْ كَانَ إِذَا قَدِمَ مِنْ سَفْرٍ ضُحُى دَخَلَ الْسَجِدِ فَصَلَّى رَكَعَتَيْن قَبْلُ أَنْ يَجْلسَ -

২৮৫৬. আবদুল্লাহ ইবনে কাব ও উবায়দুল্লাহ ইবনে কাব (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (স) সফর থেকে দুপুরের পূর্বে প্রত্যাবর্তন করলে মসজিদে প্রবেশ করতেন এবং বসার পূর্বে দু'রাকআত নামায আদায় করতেন।

১৯৯-অনুচ্ছেদ ঃ সম্বন্ধ হতে প্রত্যাবর্তন করে খাদ্য পরিবেশন। সম্বন্ধ হতে প্রত্যাবর্তনের পর সাক্ষাত্থার্থীদের ইবনে উমার (রা) খালা খাওরাতেন।

٢٨٥٧ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ فَ لَمَا قَدِمِ اللَّهِ يَنْةَ نَحَرَ جَزُوْدًا أَوْ بَقَرَةً زَادْ مُعَادُ عَنْ شُعْبَةً عَنْ مُحَارِبِ سَمِعَ جَابَرَ ابْنُ عَبْدِ اللهِ الشِّتَرَى مَنِي النَّبِيِّ فَيَ بَعِيْرًا بِوَقِيَّتَيْنِ وَدَرْهُم أَوْ دَرُّهُمَيْنِ فَلَمَّا قَدِمَ صِرَارًا أَمَرَ بِبِقَرَةٍ فَدَيْ اللهِ عَيْرًا بِوَقِيَّتَيْنِ وَدَرْهُم أَوْ دَرُّهُمَيْنِ فَلَمَّا قَدِمَ صِرَارًا أَمَرَ بِبِقَرَةٍ فَذَبِحَتْ فَأَكُلُوا مِنْهَا فَلَمَّا قَدِمَ الْمَدْيِنَةُ أَمَرَنِي أَنْ الْتِي اللسَّجِدِ فَأُصلِلَى رَكَعَتَيْنِ وَتَنَنَ لِي ثَمَنَ الْبَعِيْدِ ـ

২৮৫৭. জাবের ইবনে আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (স) মদীনায় আগমন করে একটা উট অথবা গরু জবেহ করেছিলেন। মুআয়, শোবা ও মুহারেবের সূত্রে বর্ণিত হাদীসে এই কথাও আছে ঃ জাবের (রা) বলেছেন, নবী (স) দুই আওকিয়া এক দিরহাম বা দুই দিরহাম দিয়ে আমার নিকট থেকে একটা উট ধরিদ করলেন এবং ছেরার<sup>৫৩</sup> নামক জায়গায় উপনীত হয়ে একটি গরু জবেহ করার আদেশ দিলেন একটি গরু জবেহ করা

৩ে, মদীনার পার্শ্ববর্তী একটা জায়গার নাম ছেরার।

হলো এবং সকলেই তা ভক্ষণ করল। মদীনায় পৌছে তিনি আমাকে মসজিদে গিয়ে দুই রাকআত নামায আদায় করার আদেশ দিলেন এবং উটের মূল্য আমাকে ওজন করে পরিশোধ করলেন।

٢٨٥٨ - عَنْ جَابِرٍ قَالَ قَدِمْتُ مِنْ سَفَرٍ فَقَالَ النَّبِيِّ ﷺ صَلِّ رَكَعَتَيْنِ صِرَارُ مَرَارُ مَرَارُ مَوْضعُ نَاحيَةً بِالْلَدْيْنَة ـ

২৮৫৮. জাবের (রা) বলেন, আমি সফর থেকে প্রত্যাবর্তন করলে নবী (স) আমাকে বললেন, দুই রাকআত নামায আদায় কর

جهزية واعداد المنافقة المتافقة المتافقة المنافقة المناف

৫৪. ইসলামী বিধানে যুদ্ধক্ষেত্রে পরাজিত শত্রুর যেসব অর্থসম্পদ বা মূল্যবান বস্তু মুসলমানদের হস্তগত হয় তাকে গনীমাত (যুদ্ধলব্ধ সম্পদ) বলা হয় । যুদ্ধলব্ধ সম্পদের ব্যাপারে ইসলামী লরীআতের বিধান হল এর চার-পঞ্চমাংল যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী সৈনিকদের মধ্যে বন্টন করতে হবে । এক্ষেত্রেও ইসলামী লরীআতের বিস্তারিত বিধান রয়েছে । বন্টনের ক্ষেত্রে অস্বারোহী সৈনিকদের পদাতিক সৈনিকদের তুলনায় বিশুণ প্রদান করা হবে । আর অবশিষ্ট এক-পঞ্চমাংশ ইসলামী রাট্রের বায়তুলমাল বা জাতীয় ধনভাবারের মাধ্যমে ইয়াতীয়, মিসকীন, অসহায় পথিক এবং আল্লাহর রস্প ও তাঁর আত্মীয়-বন্ধনদের মধ্যে বন্টিত হবে । কুরআন মজীদে সুরা আনফালের প্রথমেই এ সম্পর্কে বলা হয়েছে ঃ

وَاعلَمُوا أَنَّمَا غَنِمتُم مِن شَيَ فَإِنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي القُربي وَاعلَى مَا القُربي وَاللَّهُ عَنِم السَّبيل لا (سورة انفال ٤١٠)

<sup>&</sup>quot;তোমরা যেসব সম্পদ গনীমাত হিসেবে অর্জন করবে, জেনে রাখ তার এক-পঞ্চমাংশ আল্লাহ, আল্লাহর রসূল, তাঁর নিকটাত্মীয়, ইয়াতীম, মিসকীন এবং অসহায় পথিকদের জন্য নির্দিষ্ট।"এ ক্ষেত্রে আল্লাহ ও তাঁর রসূলের কথা তথু এ জন্যে বলা হয়েছে যে, এই এক-পঞ্চমাংশের বউনের অধিকার একমাত্র আল্লাহ ও তাঁর রসূলের হাতে সংরক্ষিত; অন্য কারও এখানে কোন অধিকার নেই!

২৮৫৯, আলী (রা) বলেন, বদর যুদ্ধের দিন গনীমাতের সম্পদ থেকে অংশ হিসেবে আমি একটি উদ্রী লাভ করেছিলাম। আর অবশিষ্ট পঞ্চমাংশ থেকে নবী (স) আমাকে আরো একটি উদ্রী দান করেছিলেন। এ সময় রস্বুল্লাহ (স)-এর কন্যা ফাতেমার সাথে বাসর রচনার ইচ্ছা করে আমি বনী কায়নুকার এক স্বর্ণকারকে ইযখির (এক প্রকার সুগন্ধি ঘাস) আনার উদ্দেশ্যে আমার সঙ্গে (নিয়ে) যাওয়ার জন্য ঠিক করলাম। ইচ্ছা করেছিলাম ঐগুলো স্বর্ণকারদের কাছে বিক্রি করে তা দ্বারা আমার নবপরিণতা বধুর ওয়ালিমার ব্যবস্থা করব। আমার উদ্রী দু'টি এক আনসারের কক্ষের পাশে তয়েছিল আর আমি হাওদাহ, ঘাসের জাল ও দড়ি ইত্যাদি সরঞ্জাম সংগ্রহে ব্যস্ত ছিলাম। আমি সবকিছু সংগ্রহ করে ফিরে এসে দেখতে পেলাম আমার উদ্ভী দু'টির উঁচু কুঁজ কর্তন করা হয়েছে এবং পেট ফেড়ে কলিজা বের করে নেয়া হয়েছে। আমার উদ্ভী দু'টির এ দৃশ্য দেখে আমি অশ্রুসংবরণ করতে পারলাম না। আমি জিজ্ঞেস করলাম, কে এ কাজ করেছে ? সবাই বলল, আবদুল মৃত্তালিবের বেটা হামযাহ এ কাজ করেছে। সে আনসারদের কিছু সংখ্যক শরাবপায়ীদের সাথে এ ঘরের মধ্যে অবস্থান করছে। আমি সেখান থেকে নবী (স)-এর নিকট গমন করলাম। এ সময় জায়েদ ইবনে হারেসাহ তাঁর কাছে উপস্থিত ছিলেন। আমার চেহারা দেখেই নবী (স) উপলব্ধি করতে পারলেন যে, ব্যাপার কিছু ঘটে গেছে। সূতরাং তিনি জিজ্ঞেস করলেন, তোমার কি হয়েছে ? আমি বললাম, হে আল্লাহর রসূল ! আজকের মত দুর্দিন আমার কোনদিনও আসেনি। হামযাহ আমার উদ্ভী দু'টির ওপর অত্যাচার করেছে। সে উষ্ট্রী দু'টির উঁচু কুঁজ কেটে নিয়েছে এবং পেটের দু'পাশ কেটে কলিজা বের করে নিয়েছে। আর এখন সে এক ঘরের মধ্যে শরাবীদের সাথে অবস্থান করছে। এসব কথা শুনে নবী (স) তাঁর চাদরখানা চেয়ে নিয়ে গায়ে জড়িয়ে পায়ে হেঁটে

রওয়ানা হলেন। আমি এবং জায়েদ ইবনে হারেসা তাঁর পেছনে পেছনে চললাম। হামযাহ যে ঘরে অবস্থান করছিল সে ঘরের কাছে পৌছে নবী (স) প্রবেশের অনুমতি চাইকে তারা তাদের সবাইকে [নবী (স), আলী, জায়েদ] অনুমতি প্রদান করল। তিনি প্রবেশ করে দেখলেন, ঘরের মধ্যে সবাই নেশাগ্রস্ত অবস্থায় আছে। রস্লুল্লাহ (স) হামযাহর কৃতকর্মের জন্য তাকে ভর্ৎসনা করতে শুরু করলেন। আর হামযাহ নেশাগ্রস্ত রক্তচক্ষু নিয়ে মুস্লুলাহ (স)-এর প্রতি অপলক নেত্রে তাকিয়ে থাকল। কিছুক্ষণ পরে দৃষ্টি সরিয়ে তাঁর হাঁটুর প্রতি দৃষ্টিপাত করল। কিছুক্ষণ পর আবার দৃষ্টি সরিয়ে নাভীর প্রতি দৃষ্টিপাত করল এবং এর কিছুক্ষণ পরে দৃষ্টি সরিয়ে তাঁর মুখমন্ডলের দিকে তাকিয়ে বলল, তোমরা তো আমার পিতার দাস বৈ কিছু নও। রস্লুল্লাহ (স) বুঝতে পারলেন, এ এখন নেশায় বিভার আছে। তারপর রস্লুল্লাহ (স) পেছন ফিরে হেঁটে ফিরে আসলেন। আমরাও তাঁর সাথে সাথে ফিরে আসলাম।

২৮৬০. উমুল মুমিনীন আয়েশা (রা) থেকে বাণিত। রস্লুল্লাহ (স)-এর ওফাতের পব্ধ তার কন্যা ফাতেমা আবু বকরের কাছে এসে ফাই বা বিনা যুদ্ধে লব্ধ সম্পদ, যা আল্লাহ তার রস্লের অধিকারে ও মালিকানায় অর্পণ করেছিলেন এবং তিনি ওফাতের সময় যা পরিত্যাগ করে গিয়েছিলেন—তা থেকে উত্তরাধিকারিণী হিসেবে অংশ বন্টন করে দেয়ার দাবী করেন (প্রার্থনা জানান)। আবু বাকর (রা) তাঁকে বললেন, রস্লুল্লাহ (স) বলেছেন,

আমি (পরিত্যক্ত সম্পদের) কোন উত্তরাধিকারী রেখে যাচ্ছি না. যা কিছু (সম্পদ) রেখে যাচ্ছি তা সাদকা হিসেবে গণ্য হবে। একথা তনে রসূলুল্লাহ (স)-এর কন্যা ফাতেমা রাগান্তিত হলেন এবং এজন্য আবু বাকরের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করলেন। মৃত্যু পর্যন্ত তিনি তাঁর সাথে সম্পর্ক রাখেননি। রসূলুল্লাহ (স)-এর ইন্তেকালের পর তিনি (ফাতেমা) ছয় মাস জীবিত ছিলেন। আয়েশা বর্ণনা করেন, রসূলুল্লাহ (স) খায়বার, ফাদাক এবং সাদকা হিসেবে মদীনাতে যা কিছু পরিত্যাগ করে গিয়েছিলেন, ফাতেমা আবু বাকরের কাছে সেগুলো থেকে তাঁর অংশ বরাবরই দাবী করতেন। কিন্তু আবু বাকর তা দিতে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করেছিলেন। আবু বাকর বলতেন, রসূলুল্লাহ (স) করতেন এমন কোন ক্ষুদ্র আমলও আমি পরিত্যাগ করতে পারি না। কেননা আমি তাঁর কোন কাজ বা নির্দেশ যদি পরিত্যাগ করি, তাহলে পথন্রষ্ট হব বলে আমার আশংকা হয়। মদীনাতে রস্লুল্লাহ (স)-এর সাদকা বা ওয়াকফ্কৃত সম্পদ উমার, আলী ও আব্বাসকে প্রদান করেছিলেন। কিন্তু খায়বার ও ফাদাকের সম্পদ তিনি (উমর) নিজের (তথা কেন্দ্রীয় সরকারের) তহবিলে রেখেছিলেন। তিনি বলতেন, রসূলুল্লাহ (স)-এর এ দু'টি ওয়াকফ্কৃত সম্পদ বিভিন্ন পরিস্থিতিতে উদ্ভূত প্রয়োজনে ব্যয়িত হত। এ কারণেই এগুলোর ব্যবস্থাপনার দায়িতু সমকালীন খলীফার এখতিয়ারভুক্ত থাকবে। বুখারী (র) বলেন, ওগুলো এখনো পর্যন্ত ওয়াকফ্কৃত সম্পদ হিসেবে বিদ্যমান আছে।

٢٨٦١ عَنْ مَالِكٍ بْنِ اَوْسِ بْنِ الْحَدَثَانِ قَالَ بَيْنَمَا اَنَا جَالِسٌ فِي اَهْلِـــرَ حَيْسَنَ مَتَعَ النَّهَارُ اِذَا رَسُولُ عُمْرَ بْنِ الْخَطَّابِ يَأْتِيْنِي فَقَالَ اَجْبُ اَميلَ الْمُؤْمِنِيْنَ فَانْطَلَقْتُ مَعَهُ حَتِّى اَدْخُلَ عَلَى عُمْرَ فَاذَا هُوَ جَالِسٌ عَلَى رِمَالِ سَرَيْرٍ لَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ فَرَاشٌ مُتَكَى عَلَى وِسَادَة مِّنْ اَدَم فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ ثُمَّ مَلَيْرٍ لَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ فَرَاشٌ مُتَكَى عَلَى وِسَادَة مِّنْ اَدَم فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ ثُمَّ عَلَى عَلَى وَسَادَة مُّنْ اَدَم فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ ثُمَّ عَلَى عَلَى وَسَادَة مُّنْ اَدَم فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ ثُمَّ عَلَى عَلَى وَسَادَة مُّنْ اَنْمَ فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ ثُمَّ عَلَى مِسَادَة وَعَدْ الْمَسْرِدُ وَعَبْ الْمُؤْمِنِيْنَ الْوَ اَمَسُرتُ فَيْهِ مِنْ بَرِيْ عَوْفٍ وَالزَّبِيْرِ بِسِه غَيْسِلَا اَنَا جَالِسٌ عَنْسَدَهُ وَسَعْدِ ابْنِ ابْنِ وَقَالَ اقَبْضُهُ النَّهُ الْمَسَلَّمُ وَعَبْدِ الرَّحْمُنِ بْنِ عَوْفٍ وَالزَّبْيْرِ وَسَعْدِ ابْنِ ابْنِ وَقَاصٍ يَسَتَاذِنُونَ قَالَ الْعَ فِي عَلَى وَعَبْدِ الرَّحْمُنِ بْنِ عَوْفٍ وَالزَّبْيُرِ وَسَعْدِ ابْنِ ابْنِ وَقَاصٍ يَسَتَاذِنُونَ قَالَ لَكَ فِي عَلَى الْكَ فِي عَلَى وَعَبْ الرَّحْمُنِ بْنِ عَوْفٍ وَالزَّبْيُونِ وَسَعْدِ ابْنِ ابْنِ وَقَالَ الْمَلْ الْكَ فِي عَلَى وَعَبْدِ الْمُؤْمِنِيُّ الْمُؤْمِنِيِّ وَعَلَى الْنَعْمُ وَلَيْنَ الْمُؤْمِنِيْنَ الْمُولِ وَعَبْاسِ قَالَ نَعْمَ فَالْكُ عَلَى رَسُولِهِ عَلَى الْمُؤْمِنِيِّ وَعَبْلَا الْنَعْمُ بَيْنِي وَبَيْنَ الْمُؤْمِنِيِّ وَلَيْ النَّصُورِ وَقَقَالَ لَمُؤْمِنَا وَلَا اللَّهُ عَلَى رَسُولُهِ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ الْقَصْ بَيْنِي وَبَيْنَ الْمُؤْمِنِيْنَ الْمُؤْمِنِيْنَ الْمُؤْمِنِيْنَ الْمُؤْمِنِيْنَ الْمُؤْمِنِيْنَ الْمُؤْمِنِيْنَ الْمُؤْمِنِيْنَ الْمُؤْمِنِيْنَ الْمُؤْمِنِ بَيْنِ الْمُؤْمِنِيْنَ الْمُؤْمِنِيْنَ الْمُؤْمِنِيْنَ الْمُؤْمِنِيْنَ الْمُؤْمِنِيْنَ الْمُؤْمِنِيْنَ الْمُؤْمِنِيْنَ الْمُؤْمِنِيْنَ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِيْنَ الْمُؤْمِنِيْنَ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِيْنَ الْمُؤْمِنِيْنَ الْمُؤْمِنِيْنَ الْمُؤْمِنِيْنَ الْمُؤْمِنِيْنَ الْمُعْمِلِيَ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِيْنَ الْمُؤْمِنِ

الرَّهْطُ عَثْمَانُ وَأَصْحَابُهُ يَا آمَيْرَ الْمُؤْمِنِينَ اِقْضِ بَيْنَهُمَا وَٱرِحُ آحَدَهُمَا مِنْ. الْأَخْرِ قَالَ عُمَرُ ۚ تُبِيُّكُمُ اَشَدُّكُم بِاللَّهِ الَّذِي بِاذْنه تَقُومُ السَّمَاءُ وَالْاَرْضُ هَلْ تَعْلَمُونَ اَنَّ رَسُوْلَ الله 😁 قَالَ ﴿ لَا نُوْرِثُ مَا تَرَكَنَا صَدَقَةٌ يُرِيدُ رَسُوْلُ اللهِ نَفْسَهُ قَالَ الرَّهُطُ: قَدْ قَالَ ذَلكَ فَأَقْبَلَ عُمَرُ عَلَى عَلَى وَعَبَّاسِ فَقَالَ انْشُدُ كُمَا اللَّهُ اَتَعَلَمَانِ اَنَّ رَسُولَ الله ﴿ قَدُ قَالَ ذُلكَ قَالاً قَدُ قَالَ ذَٰ إِكَ قَالَ عُمَرُ ۖ فَانِّي اَحَدِّئُكُمُ عَنْ هَذَا الْآمَٰرِ انَّ اللَّهُ قَدْ خَصَّ رَسُولَهُ هُ فِي هٰذَا الْفَيءِ بِشَيءٍ لَمْ يُعْطِهِ أَحَدًا غَيْرَهُ ثُمَّ قَرَأً وَمَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُوْلِهِ مِنْهُمْ ۚ إِلَى قَوْلِهِ ۗ قَدِيْرُ فَكَانَتْ هَٰـذه خَالصَةً لرَسُوْلِ اللَّهَ ﴿ وَاللَّهِ مَا احْتَزَهَا نُوْنَكُمْ وَلاَ اَسْتَأْثَرَبِهَا عَلَيْكُمْ قَدْ اَعْطَاكُمُوْهُ وَ بَثَّهَا فَيْكُم حَتَّى بَقَىَ مِنْهَا هَٰذَا الْمَالُ فَكَانَ رَسُوْلُ اللهِ ﴿ يُنْفَقُ عَلَى آهُله نَفَقَةُ سَنَتَهمْ منْ هٰذَا الْمَالِ ثُمَّ يَأْخُذُ مَا بَقِيَ فَيَجْعَلُهُ مَجْمَلُ مَالِ اللَّهِ فَعَمِلَ رَسُولُ اللَّهِ · ﴿ بِذَٰ لِكَ حَيَاتَهُ ٱنْشُدُكُمْ بِٱللَّهِ هَلَ تَعْلَمُونَ ذَٰ لِكَ قَالُوا نَعَمُ ثُمَّ قَالَ لـعَلَيّ وَعَبَّاسِ اَنْشُدُكُمًا بِاللَّهِ هَلُ تَعْلَمَانِ ذَٰ إِلَّ قَالَ عُمَرُ ۖ ثُمَّ تَوَفَّى اللَّهُ نَبيَّهُ فَقَالَ اَبُنْ بَكُرِ اَنَا وَلِيُّ رَسُولَ اللَّهِ ﴿ فَقَبَضَهَا اَبُقُ بَكُرٍ فَعَمِلَ فَيُهَا بِمَا عَملَ رَسُولُ الله ﴿ ﴿ وَاللَّهُ يَعْلَمُ انَّهُ فَيْهَا لَصَادِقٌ بَارَ رَاشِدٌ تَابِعٌ لِلْحَقِّ ثُمَّ تَوَفَّى اللَّهُ ابَا بَكَرٍ فَكُنْتُ أَنَا وَلِيَّ ابِي بَكَرٍ فَقَبَضْتُهَا سَنَتَيْنَ مِنْ إِمَارَتِي أَعْمَلُ فيهَا بِمَا عَمِلَ رَسُولُ اللَّهِ ﴿ وَمَا عَمِلَ فَيْهَا ٱبُوْ بَكَرٍ وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِنِّي فَيْهَا لَصادِقً بَارٌّ رَاشِدٌ تَابِعُ لِلْحَقِّ ثُمَّ جِئْتُمَانِي تُكَلِّمَانِي وَكَلَمَتُكُمَا وَاحِدَةً وَاَمْرُكُمَا وَاحِدُ جئْتَنيْ يَا عَبَّاسُ تَسْأَتُنِي نَصِيْبَكَ مِنْ إِبنِ اَخْيِكَ وَجَاعِنِي هَٰذَا يُرِيْدُ عَلِيًّا يُرِيدُ نَصِيْبَ إِمْرَأَتِهِ مِنْ اَبِيْهَا فَقُلْتُ لَكُمَا انَّ رَسُوْلَ الله ﴿ قَالَ لاَ نُوْرَتُ مَا تَركَنَا صِدَقَةٌ فَلَمَّا بَدَا لِي أَنْ اَدْفَعَهُ الَيْكُمَا فَقُلْتُ انْ شَنْتُمَا دَفَعْتُهَا الَيْكُمَا عَلَى أَنَّ عَلَيْكُمَا عَهْدَ اللَّهُ وَمِينَّاقَهُ لَتَعْمَلاَنِ فَيْهَا بِمَا عَمِلَ فَيْهَا رَسُولُ اللَّهِ وَبِمَا عَمِلَ فِيْهَا أَبُو بَكُرِ وَبِمَا عَمِلَّتُ فِيْهَا مُنْذُ وَلِيْتُهَا فَقُلْتُمَا أَدْفَعْهَا اللِّنَا

فَبِذْ اللَّ دَفَعَتَهَا الْيَكُمَا فَانْشُدُكُم بِاللَّهِ هَلْ دَفَعْتُهَا الْيَهِمَا بِذَٰلِكَ قَالَ الرَّهُطُ نَعَمْ ثُمَّ اقْبَلَ عَلَى الْشُهُ الْكُهُ اللَّهِ هَلَ دَفَعْتُهَا الْيَكُمَا بِذَٰلِكَ قَالاَ نَعَمْ قَالَ فَتَلْتَمِسَانِ مِنِّى قَضَاءً غَيْرَ ذَٰلِكَ فَوَاللَّهِ الَّذِي بِإِذْنِهِ تَقُومُ السَّمَاءُ وَاللَّهِ الَّذِي بِإِذْنِهِ تَقُومُ السَّمَاءُ وَالاَّهِ اللَّهِ الَّذِي بِإِذْنِهِ تَقُومُ السَّمَاءُ وَاللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى بِإِذْنِهِ تَقُومُ السَّمَاءُ وَاللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللهِ اللَّهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهِ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ الل

২৮৬১. মালেক ইবনে আওস (রা) বর্ণনা করেন, একদিন পূর্বাহ্নে প্রচন্ত রৌদ্র তাপের সময় আমি নিজের পরিবার-পরিজনের মধ্যে অবস্থানরত ছিলাম। এ সময় উমার উবনে খাত্তাব (রা)-এর দৃত এসে আমাকে বলল, আমীরুল মুমিনীন আপনাকে ডেকে পাঠিয়েছেন। আমি তার সাথে উমারের কাছে গিয়ে উপস্থিত হয়ে দেখলাম তিনি খেছুরের ডাল দিয়ে তৈরী একটা খাটের ওপর একটি চামডার বালিশে ঠেস দিয়ে বসে আছেন। আমি তাঁকে সালাম দিয়ে বসে পড়লে তিনি আমাকে সম্বোধন করে বললেন, হে মালেক, তোমার গোত্রের কয়েক ঘর লোক (সাহায্যপ্রার্থী হয়ে) আমার কাছে এসেছে। আমি তাদেরকে অল্প কিছ (অর্থ) দেয়ার নির্দেশ দিয়েছি। ওওলো তুমি নিয়ে তাদের মধ্যে বন্টন করে দাও। আমি বললাম, হে আমীরুল মুমিনীন ! এ দায়িত অন্যের ওপর অর্পণ করলেই ভাল হত। তিনি বললেন, আরে, নিয়ে যাও না। এরপর আমি তার কাছে বসে আছি। ইতিমধ্যে তার দ্বাররক্ষী ইয়ারফা প্রবেশ করে বলল, উসমান, আবদুর রহমান ইবনে আউফ, যুবায়ের এবং সা'দ ইবনে আবু ওয়াক্কাস (রা) (সাক্ষাতের) অনুমতি প্রার্থনা করছে। তাদেরকে কি আসতে দেয়া যায় ? তিনি বললেন, হা। তাদেরকে অনুমতি প্রদান করলে তারা সবাই প্রবেশ করে সালাম দিয়ে বসে পডলেন। অতপর ইয়ারফা অল্প কিছক্ষণ বসার পর এসে বলল, আলী ও আব্বাসের জন্য কি আপনার অনুমতি আছে ? তিনি বললেন, হাঁ। তাদেরকেও প্রবেশের অনুমতি দিলে তারা প্রবেশ করে সালাম দিয়ে বসে পড়লেন। তাঁরা দুজন পরস্পর আল্লাহ তাঁর রস্লকে বনু নাযীর গোত্তের যে সম্পদ বিনা যুদ্ধে দান করেছিলেন—সে বিষয়ে ঝগড়া করছিলেন। সূতরাং আব্বাস বললেন, হে আমীরুল মুমিনীন ! আমার ও তাঁর (আলীর) মধ্যে মীমাংসা করে দিন। (একথা শুনে) উসমান ও তার সাথীগণ বললেন, হে আমীরুল মুমিনীন ! তাদের ঝগড়া মীমাংসা করে দিয়ে পরম্পরের মধ্যে শান্তি কায়েম করে দিন। (সব ভনে) উমর বললেন, থামুন ! আমি সবাইকে আল্লাহর শপথ দিয়ে বলছি, যাঁর নির্দেশে পৃথিবী ও উর্বজগত ঠিকমত চলছে, আপনারা কি জানেন, রস্লুল্লাহ (স) বলেছেন, আমরা (নবীগণ) কোন উত্তরাধিকারী রেখে যাই না, আমাদের পরিত্যক্ত সম্পত্তি সাদকা হিসেবে গণ্য হয় ? এর ঘারা কি রস্বুল্লাহ (স) নিজেকে বুঝাননি ? স্বাই বললেন, হাঁ, নবী (স) তাই বলেছিলেন। এরপর উমার আলী ও তাব্বাসের দিকে ফিরে বললেন, আমি আপনাদেরকে আল্লাহর শপথ দিয়ে বলছি, আপনারা কি জানেন, রসূলুল্লাহ (স) এ কথা বলেছেন ? উভয়ে জবাব দিলেন, হাঁ, তিনি তা বলেছেন। উমার বললেন, আমি এ বিষয়ে আপনাদেরকে জানিয়ে দিচ্ছি যে, আল্লাহ

এই ফাই (বিনা যুদ্ধে লব্ধ সম্পদ)-এর একটি জিনিসকে বিশেষভাবে তাঁর রসূলের জন্য নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন, যা অপর কাউকে প্রদান করেননি। এরপর তিনি এই আয়াত পাঠ করলেন ঃ "আর আল্লাহ তাঁর রসূলকে ফাই হিসেবে (বিনা যুদ্ধে) যা কিছু প্রদান করেছেন, সে জন্য তোমরা ঘোড়া বা সেনাবাহিনী পরিচালনা করো নাই, বরং আল্লাহ তাঁর রসুলগণকে যার বিরুদ্ধে ইচ্ছা বিজয় দান করেন। আল্লাহ সকল কিছুর ওপরেই ক্ষমতাবান।(সুরায়ে হাশর, আয়াত ঃ ৭)। সূতরাং এ অর্থ ছিলো রসূলের জন্য বিশেষভাবে নির্দিষ্ট। আল্লাহর শপথ । তিনি তোমাদেরকে বাদ দিয়ে এককভাবে এ মাল গ্রহণ করেননি বা এককভাবে ভধু তোমাদেরকেও প্রদান করেননি। বরং এর থেকে তোমাদের সবাইকে দিয়েছেন এবং সবার মধ্যেই বন্টন করেছেন। অবশেষে তা থেকে এই পরিমাণ অর্থ অবশিষ্ট আছে। এ সম্পদ থেকেই রসুলুল্লাহ (স) তাঁর পরিবার-পরিজনদের পুরো এক বছরের জন্য বায় করতেন এবং অবশিষ্ট অর্থ আল্লাহর মাল অর্থাৎ সাদকার মত খরচ করতেন। আর রস্লুল্লাহ (স) তাঁর সমগ্র জীবনে এভাবেই আমল করেছেন। আমি আল্লাহর শপথ দিয়ে আপনাদেরকে জিজ্ঞেস করছি, আপনারা কি এসব অবগত আছেন 🛽 সবাই বললেন, হাঁ, আমরা অবগত আছি। তারপর তিনি আলী ও আব্বাসকে লক্ষ করে। বললেন, আল্লাহর শপথ দিয়ে বলছি, (যা বললাম) আপনারা কি তা জানেন ? উমার (রা) আরো বললেন, এরপর আল্লাহ তার নবী (স)-কে ওফাত দান করলেন। তখন আবু বাকর এই বলে উক্ত সম্পদের তত্ত্বাবধানের দায়িতু বহন করলেন, যে আমি আল্লাহর রস্লের স্থলাভিষিক্ত। তিনি ঠিক তেমনি করলেন যেরূপ রসূলুল্লাহ (স) করেছিলেন। আল্লাহ জানেন, তিনি এ ব্যাপারে সত্যবাদী, সং, সুপথপ্রাপ্ত এবং হকের অনুসারী ছিলেন। এরপর আল্লাহ আবু বাকরকেও ওফাত দান করলেন। আমি আবু বাকরের স্থলাভিষিক্ত হয়ে উক্ত সম্পদের তত্ত্বাবধানের দায়িত্ব আমার খেলাফতের বিগত দু'বছর যাবত পালন করে আসছি। আর এ ব্যাপারে রসূলুল্লাহ (স) ও আবু বাকর যেমন কাজ করেছেন আমিও তেমনটিই করে আসছি। আল্লাহ জানেন, আমি এ ব্যাপারে সত্যবাদী, সংকর্মশীল, সুপথপ্রাপ্ত এবং হকের অনুসারী। আর আজ আপনারা দু জনেই একই দাবী নিয়ে আমার নিকট আগমন করে সে বিষয়ে কথা বলেছেন। আপনাদের উভয়ের উদ্দেশ্য একই। হে আব্বাস ! আপনি এসেছেন, আপনার ভাতিজার সম্পদে অংশের দাবী নিয়ে। আর এই আলী এসেছেন, তাঁর শ্বভরের সম্পদ থেকে তাঁর স্ত্রীর অংশের দাবী নিয়ে। আমি আপনাদেরকে জানালাম, রসূলুল্লাহ (স) বলেছেন, আমরা (নবীগণ) কোন উত্তরাধিকারী করে যাই না। আমাদের পরিত্যক্ত সম্পদ সাদকা হিসেবে গণ্য হয়। ঐগুলোর তত্ত্বাবধানের দায়িত্ব আমি আপনাদের ওপর অর্পণ করেছিলাম, তখন বলেছিলাম, একটি শর্তেই তা আমি আপনাদের ওপর অর্পণ করতে পারি। আর তা এই যে, আপনারা আল্লাহর নামে এই বলে প্রতিশ্রুতি ও প্রতিজ্ঞা করবেন যে, রস্লুল্লাহ (স) ও আবু বাকর এ সম্পদ যেভাবে কাজে লাগিয়েছেন এবং আমার তত্ত্বাবধানে আসার পর যেভাবে আমি কাজে লাগিয়েছি. আপনারাও ঠিক তেমনিভাবে কাজে লাগাবেন। আপনারা বলেছিলেন, হাঁ, এভাবেই আমাদের হাতে অর্পণ করুন। ঐ শর্তেই আমি আপনাদের দায়িত্বে তা অর্পণ করেছিলাম (অতপর তিনি সবাইকে লক্ষ্য করে বললেন) আপনাদেরকে আল্লাহর শপথ দিয়ে জিজ্ঞেস করছি, আমি কি তাদেরকে এই শর্তে উক্ত সম্পদের তত্ত্বাবধানের দায়িত অর্পণ করিনি ?

সবাই জবাব দিলেন, হাঁ, এ শর্তে দেয়া হয়েছিল। অতপর তিনি (উমার) আলী ও আব্বাসের দিকে মুখ ফিরিয়ে বললেন, আল্লাহর শপথ দিয়ে আপনাদেরকে বলছি, এই শর্তেই কি আমি আপনাদেরকে উক্ত সম্পদের তত্ত্বাবধানের দায়িত্ব অর্পণ করিনি ? তাঁরা উভয়েই বললেন, হাঁ। উমর বললেন, এই মীমাংসিত বিষয়ে পুনরায় কেন আপনারা আমার নিকট নতুন মীমাংসা প্রার্থনা করছেন ? যার আদেশ ও ব্যবস্থাপনায় পৃথিবী ও উর্বজগত সঠিকভাবে চলছে, সেই আল্লাহর শপথ করে বলছি, এ ব্যাপারে নতুন কোন মীমাংসা আমি করবা না। তবে যদি আপনারা এর তত্ত্বাবধান ও দেখাশোনা করতে অপারগ ও অক্ষম হয়ে থাকেন, তাহলে আমাকে প্রত্যর্পণ করুন। আপনাদের পরিবর্তে আমি একাই উক্ত সম্পদের তত্ত্বাবধানের জন্য যথেষ্ট।

## ২০১- অনুচ্ছেদ ঃ গনীমাতের এক-পঞ্চমাংশ বায়তুলমালে জমা দেয়া দীনের অংশ।

٢٨٦٢ عَنِ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ قَدِمَ وَفَدُ عَبْدِ الْقَيْسِ فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّا هٰذَا الْحَىَّ مِنْ رَبِيْعَةً بَيْنَنَا وَبَيْنَكَ كُفَّارُ مُضَرِّ فَلَسْنَا نَصِلُ الْيَكَ الاَّ فِي الشَّهْرِ الْحَرَامِ فَمُرْنَا بِآمْرِ نَأْخُذُ مِنْهُ وَنَدْعُوْ الِيَهِ مَنْ وَرَا غَنَا قَالَ الْمُركُمْ بِأَرْبَعِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ فَمُرْنَا بِآمْرِ نَأْخُذُ مِنْهُ وَنَدْعُوْ الِيهِ مَنْ وَرَا غَنَا قَالَ الْمُركُمْ بِأَرْبَعِ وَاقَامِ وَانْهَاكُمْ عَنْ اَرْبَعِ الْاِيمَانِ بِاللهِ شَهَادَة آنْ لاَّ اللهُ اللهُ وَعَقَدَ بِيَدِهِ وَاقَامِ الصَّلَاةِ وَايْتَاءِ الزَّكَاة وَصِيامٍ رَمَضَانَ وَآنَ تُؤَدُّوا لِلهِ خُمُسَ مَا غَنِمْتُمْ وَالْمُزَفَّتِ ـ عَنِ الدَّبَاءِ وَالنَّقَيْرِ وَالْحَنْتُمِ وَالْمُزَفَّتِ ـ

২৮৬২. ইবনে আব্বাস (রা) বর্ণনা করেন, আবদুল কায়েস গোত্রের প্রতিনিধিদল এসে বলল, হে আল্লাহর রসূল ! আমরা রাবীয়া গোত্রেরই একটি শাখা। আমাদের ও আপনার মাঝখানে কাফের মুদার গোত্রের অবস্থান হওয়ার কারণে মাহে হারাম ছাড়া আর কোন সময় আমরা আপনার নিকট আসতে পারি না। কাজেই, আমাদের এমন কিছু কাজের আদেশ করুন, যা আমাদের গোত্রের অন্যান্য লোকদের কাছে ফিরে গিয়ে আমরা বলব এবং নিজেরাও সেই অনুযায়ী কাজ করব। তিনি বললেন, আমি তোমাদেরকে চারটি বিষয়ের আদেশ দিচ্ছি ও চারটি বিষয়ে নিষেধ করছি। আদেশ দিচ্ছি আল্লাহর প্রতি ঈমান আনার, আল্লাহ ছাড়া কোন প্রভু নেই এ কথার সাক্ষ্য দেবার এ বলে তিনি হাত দিয়ে ইশারা করলেন। নামায কায়েম করার, যাকাত আদায় করার, রমযানের রোযা রাখার এবং গণীমাতের এক-পঞ্চমাংশ আল্লাহর উদ্দেশ্যে আদায় করার আদেশ দিচ্ছি। আর নিষেধ করছি, কদুর পাত্র ব্যবহার করতে, কাষ্ঠপাত্র ব্যবহার করতে, সবুজ বর্ণের মৃৎপাত্র এবং তেলে পাকানো পাত্র ব্যবহার করতে। বিশ্ব

২০২- অনুচ্ছেদ ঃ নবী (স)-এর ওফাতের পর তাঁর ব্রীগণের ভরণপোষণ।

৫৫. যে কটি বিষয়ে নবী (স) আদেশ করলেন, তার মধ্যে হজ্জের কথা নেই। অথচ হজ্জ ঈমানের একটি মৌলিক স্তম্ভ। এর কারণ এই যে, হজ্জের (ফরয় হওয়ার) নির্দেশ তখন পর্যন্ত প্রদান করা হয়নি। যেসব পাত্র বাবহার করতে নবী (স) নিষেধ করণেন তা এ কারণে যে, জাহেলী যুগে ঐসব পাত্রে সাধারণত মদা প্রস্তুত ও পান করা হতো। মদ হারাম ইওয়ার বিধানটি ভ্রমাননের মনে প্রোপ্তি প্রতিষ্ঠিত হয়ে যাওয়ার পর আবার ও পাত্রছলো বাবহারের অনুমতি দেয়া হয়।

٢٨٦٣ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ آنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ لاَ يَقْتَسِمُ وَرَثَتِيْ دَيْنَارًا مَا لَهُ اللهِ عَنْ بَعْدَ نَفَقَةٍ نِسَائِيْ وَ مَؤُنَةٍ عَامِلِيْ فَهُوَ صَدَقَةٌ ـ

২৮৬৩ আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। রস্লুল্লাহ (স) বলেছেন, আমার উত্তরাধিকারীদের উচিত দিনার বা দিরহাম (প্রাপ্য) অংশ হিসেবে গ্রহণ না করা। আমি যে সম্পদ পরিত্যাগ করে যাব, আমার স্ত্রীদের ভরণপোষণের এবং আমার আমেল (ইসলামী হুকুমাতের পক্ষ থেকে নিযুক্ত রাজস্ব আদায়কারী)-এর ব্যয় নির্বাহের পর তা হতে যা অবশিষ্ট থাকবে, সাদকা হিসেবে গণ্য হবে।

٢٨٦٤ - عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ تُوُفِّيَ رَسُوْلُ اللهِ ﴿ وَمَا فِي بَيْتِي مِنْ شَيءٍ يَاكُلُهُ نُوْ كَبِدٍ إِلاَّ شَطُرُ شَعِيْرٍ فِي رَفَّ لِي فَأَكَلْتُ مِنْهُ حَتَّى طَالَ عَلَىًّ فَكُلْتُ مَنْهُ حَتَّى طَالَ عَلَىًّ فَكُلْتُهُ فَفَنىَ ـ فَكُلْتُهُ فَفَنىَ ـ

২৮৬৪. আয়েশা (রা) বর্ণনা করেছেন, যে সময় রসূলুল্লাহ (স) ওফাতপ্রাপ্ত হলেন সে সময় আমার ঘরে এমন কিছুই ছিল না যা খেয়ে কোন প্রাণী জীবনধারণ করতে পারে। তবে তাকের ওপর কিছু যব (আধা সা'-দেড় সেরের মত) ছিলো, তা খেয়ে আমি দীর্ঘদিন কাটিয়েছিলাম। একদিন আমি তা মেপে দেখলাম। তার পরে ওগুলো নিশেষ হয়ে গেলো।

٧٨٦٥- عَنْ عَمْرُو بْنِ الْحَارِثِ قَالَ مَا تَرَكَ النَّبِيُّ ﷺ الْاَ سلِاَحَهُ وَبَغْلَتَهُ الْبَيْضَاءَ وَارْضَا تَركَهَا صَدَقَةُ ـ

২৮৬৫. আমর ইবনে হারেস (রা) বর্ণনা করেন, ওফাতের সময় নবী (স) যুদ্ধের হাতিয়ার তাঁর খচ্চরটা ও কিছু ভূমি ছাড়া আর কিছু পরিত্যাগ করে যাননি। এগুলো তিনি সাদকা হিসেবে রেখে গিয়েছিলেন।

২০৩-অনুচ্ছেদ ঃ নবী (স)-এর ব্রীদের বসতবাটী। তাঁদের বাড়িগুলোর পরিচয় তাদের নামেই হবে।

মহান আল্লাহর বাণী ঃ

"তোমরা গৃহাভান্তরে অবস্থান কর, আর জাহেলী যুগের মতো সেজেওজে বের হয়ো না।"

"অনুমতি ছাড়া তোমরা নবীর গৃহে প্রবেশ করো না।"–(সূরা নূর)।

٢٨٦٦ عَنْ عَائِشَةَ زَوج النّبِيِّ ﷺ قَالَت لَمَّا تَقُلُ رَسُولُ اللّهِ ﷺ استّأَذَنَ الزّوَاجَةُ اَنْ يُمَرّضَ فِي بَيتِي فَأَذِنَ لَهُ -

২৮৬৬. নবী (স)-এর সহধর্মিনী আয়েশা (রা) বর্ণনা করেন, নবী (স)-এর পীড়া কঠিন হয়ে পড়লে তিনি অন্যান্য স্ত্রীদের কাছে তাঁর চিকিৎসা ও সেবার জন্য আমার ঘরে অবস্থান করার অনুমতি চাইলেন। সকল স্ত্রীই তাঁকে সেখানে অবস্থান করার অনুমতি প্রদান করেছিলেন।

٢٨٦٧ عَـن عَائِشَةَ قَالَتْ تُولِّقِي النَّبِيَّ ﷺ فِي بَيْتِي وَفِي نَوْبَتِي وَبَيْنَ سَحْرِي وَنَحْرِيْ وَجَمَعُ اللَّهُ بَيْنَ رِيَقِيْ وَرِيْقِهِ قَالَتْ دَخَلَ عَبْدُ الرَّحْمَٰنِ بِسِوَاكٍ فَضَعَفُ النَّبِيُّ ﷺ عَنْهُ فَأَخَذْتُهُ فَمَضَفْتُهُ ثُمَّ سَنَنْتُهُ بِهِ .

২৮৬৭, আয়েশা (রা) বর্ণনা করেন, আমার ঘরে এবং পালাক্রমে আমার কাছে অবস্থানের দিনই আমার বুকে মাথা রেখেই নবী (স) ইন্তেকাল করেছেন। সেই সময় আমার ও তার মুখের লালা একত্রিত হয়েছিল। আয়েশা বলেন, (এ ঘটনাটি ছিল) আবদুর রহমান একটি মিসওয়াক নিয়ে আগমন করলে, নিবী (স) মিসওয়াক করার জন্য সেটি তার নিকট থেকে চেয়ে নিলেন। কিন্তু দুর্বল হয়ে পড়ার কারণে তা চিবাতে সক্ষম হলেন না। আমি সেটি নিয়ে চিবিয়ে (নরম করে) ব্যবহারের উপয়োগী করে দিলাম। বি৬

٢٨٦٨ - عَنْ عَلِيِّ بْنِ حُسَيْنِ أَنَّ صَفَيَّةً زَوْجَ النَّبِيِّ عَنَى اَخْبَرَتُهُ أَنَّهَا جَاءَتُ رَسُولَ اللهِ تَزُوْرُهُ وَهُوَ مُعْتَكُفُ فِي الْمَسْجِدِ فِي الْمَشْرِ الْاَوَاخِرِ مِنْ رَمَضَانَ مُمَّ قَامَتُ تَنْقَلِبُ فَقَامَ مَعَهَا رَسُولُ اللهِ عَنْ حَتَّى اذَا بَلَغَ قَرِيبًا مِنْ بَابِ الْمَسْجِدِ عَنْدَ بَابِ أُمِّ سَلَمَةً زَوْجِ النَّنبِيِّ عَنِي مَرَّ بِهِمَا رَجُلاَنِ مِنَ الْاَنْصَارِ فَسَلَمًا عَلَى رَسُولُ اللهِ عَنْ مَلَالُهُ عَنَى اللهِ عَنْ عَلَى رِسُلِكُمَا فَسَلَمًا عَلَى رَسُولُ اللهِ عَنْ عَلَى رِسُلِكُمَا قَالَ سَبُحَانَ اللهِ عَنْ عَلَى رَسُلِكُمَا قَالَ اللهِ عَنْ قَالَ إِنَّ الشَّيْطَانَ يَبْلُغُ مِنَ الْإِنْسَانِ مَبْلَغَ الدَّم وَإِنِّي خَشَيْتُ أَنْ يَقَدْفَ فِي قَلُوبِكُمَا شَيْئًا ـ

৫৬, নবাঁ (স) ইন্তেকালের নিকটবর্তী সময়ে উন্মুদ মুমিনীন আয়েলা (রা) উন্ধার ওপর মাধা রেখে শারিত ছিলেন। এ সময় আবদুর রহমান ইবনে আবু বাকর একটি মিসওয়াক হাতে সেখানে এলে তিনি সেটির দিকে চেয়ে থাকলেন। আয়েশা (রা) বুঝতে পারলেন, তিনি দল্ত মোবারক পরিষ্কার করতে চান। তাই আবদুর রহমানের নিকট থেকে মিসওয়াক নিয়ে নবাঁ (স)-কে দিলেন। কিন্তু দুর্বলতার কারণে তিনি সেটি চিবিয়ে নরম করতে সক্ষম হলেন না। তখন উন্মুল মুমিনীন আয়েশা (রা) মিসওয়াকটা নিয়ে চিবিয়ে নবাঁ (স)-কে প্রদান করলে এবার তিনি তা দিয়ে দাঁত পরিষার করলেন। এভাবে ইয়রত আয়েশা ও নবাঁ (স)-এর মুখের লালা একত্রিত ইয়েছিল। ইয়রত আয়েশা (রা) হাদাসটিতে এ কথাই বুঝাতে চেয়েছেন।

২৮৬৮. আলী ইবনে হুসাইন (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (স)-এর সহধর্মিনী সাফিয়্যা (রা) তাকে বলেছেন যে, রসূলুল্লাহ (স) রম্যানের শেষ দশ দিনব্যাপী মসজিদে ইতিকাফরত ছিলেন। এ সময় তিনি (সাফিয়্যা) তাঁর (স) নিকট সাক্ষাত লাভের জন্য গেলেন। ফেরার সময় রসূলুল্লাহ (স) তার সাথে সাথে অগ্রসর হয়ে মসজিদের দরজার সাল্লকটে তাঁর স্ত্রী উম্মে সালামার গৃহদ্বারের কাছে উপস্থিত হলে দু'জন আনসার তাঁদের পাশ দিয়ে অতিক্রম করার সময় সালাম বলে দ্রুত চলে যেতে উদ্যত হয়। নবী (স) তাদেরকে বললেন, থাম। (অর্থাৎ দেখে যাও আমি আমার স্ত্রীর সাথে কথা বলছি)। আনসারদ্বয়ের কাছে ব্যাপারটি অস্বাভাবিক মনে হল। তারা বললেন, সুবহানাল্লাহ ! হে আল্লাহর রসূল, (আপনার ব্যাপারেও কি আমরা সন্দেহ পোষণ করতে পারি ?) রসূলুল্লাহ (স) বললেন, শয়তান মানুষের শিরা-উপশিরায় রক্তের মতই প্রবাহিত হয়। আর এ কারণেই আমার সন্দেহ হলো যে, তোমাদের মনেও কিছু জাগাতে পারে (কোন সন্দেহের বীজ উপ্ত হতে পারে)।

২৮৬৯. আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রা) বর্ণনা করেন, একদিন আমি হাফসার ঘরের ছাদে আরোহণ করে হঠাৎ (দৃষ্টি পড়লে) দেখতে পেলাম নবী (স) কেবলার দিকে পিছু ফিরে সিরিয়ার দিকে মুখ করে প্রকৃতির ডাকে সাড়া দিচ্ছেন।

২৮৭০. আয়েশা (রা) বর্ণনা করেন, রসূলুল্লাহ (স) এমন সময় আসরের নামায পড়তেন সূর্যরশাি তখনও তাঁর কক্ষে থাকতো (পতিত হতো)।

২৮৭১. আবদুল্লাহ (রা) বর্ণনা করেন, নবী (স) একদিন আমাদের মাঝে দাঁড়িয়ে ভাষণ দান করলেন এবং আয়েশা (রা)-এর গৃহের দিকে (অর্থাৎ পূর্ব দিকে) ইঙ্গিত করে তিনবার বললেন ঃ ওদিক থেকেই ফিতনা সৃষ্টি হবে, যেদিক থেকে শয়তানের মাথার উদয় হয়। ৫৭

৫৭. যেখানে দাঁড়িয়ে নবী (স) ভাষণ দিচ্ছিলেন সেখান থেকে আয়েশা (রা)-এর গৃহ পূর্বদিকে পড়ে। প্রকৃতপক্ষে তিনি পূর্বদিকের প্রতি ইঙ্গিত করেছিলেন, আয়েশা (রা)-এর বাড়ীর দিকে নয়। অর্থাৎ ফিতনার উৎপত্তি হবে পূর্বাঞ্চল হতে। আয়েশার গৃহে নবী (স) বহুদিন কাটিয়েছেন এবং ইস্তেকালের সময় সেখানেই অবস্থান করছিলেন এবং সেখানেই তিনি শায়িত আছেন। এমতাবস্থায় আয়েশার গৃহকে কোনক্রমেই ফিতনার উৎস বলা যেতে পারে না।

٢٨٧٢ عَن عَمَرَةَ ابِنَة عَبْدِ الرَّحُمْنِ أَنَّ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ ﷺ أَخْبَرْتُهَا أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ كَانَ عَنْدَهَا وَانَّهَا سَمِعَتْ صَوْتُ انْسَاْنِ يَسْتَادُنُ فِي بَيْتِ مَنْ مَنْ اللهِ ﷺ مَنْ اللهِ هَذَا رَجُلُّ يَسْتَأْدُنُ فِي بَيْتِكَ فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ مَنْ الرَّضَاعَةُ ثُعْرِّمُ مَا تُحَرِّمُ الْولاَدَةُ \_ أَرَاهُ فُلاَنًا لِعَمِّ حَفْصَةً مِنَ الرِّضَاعَةِ الرِّضَاعَةُ تُحَرِّمُ مَا تُحَرِّمُ الْولاَدَةُ \_

২৮৭২. আবদুর রহমানের কন্যা আমরাহ (রা) থেকে বর্ণিত। আয়েশা (রা) তাকে জানিয়েছেন, নবী (স) একদিন তার (আয়েশার) কাছে অবস্থান করছিলেন, এমন সময় আয়েশা শুনতে পেলেন একজন লোক হাফসার গৃহে প্রবেশের অনুমতি প্রার্থনা করছে। আয়েশা বলেন, আমি বললাম, হে আল্লাহর রসূল, এ যে একজন পুরুষ মানুষ আপনার গৃহে প্রবেশ করতে চাচ্ছে! রসূলুল্লাহ (স) বললেন, সে হাফসার দুধ (শরীক) চাচা। আর জনাগত সম্পর্ক যাদের (সাথে বিবাহ) নিষদ্ধ করে দেয় দুধের সম্পর্কও তাদের তদ্ধপ্র নিষদ্ধ করে দেয়।

২০৪-অনুচ্ছেদ ঃ নবী (স)-এর বর্ম, ছড়ি, তরবারি, পানপাত্র, অঙ্গুরী এবং এসব বস্তুর যেওলো খলীফাগণ তাঁর তিরোধানের পর ব্যবহার করেছেন এবং যা বন্টন করা হয়নি। তাঁর কেশ, জুতা এবং পাত্রসমূহের মধ্যে যেওলো সাহাবা ও অন্য লোকেরা তাঁর ইন্তিকালের পর ব্যবহার করেছেন সেসব জিনিসের বর্ণনা।

٢٨٧٣ عَنْ أَنَسٍ أَنَّ أَبَا بَكْرٍ لَمَّا أَسْتُخْلِفَ بَعْثُهُ إِلَى الْبَحْرَيْنِ وَكَتَبَ لَهُ
 هُسِنَا الْكِتَابَ وَخَتَمَهُ (بِخَاتَمِ النَّبِيِّ وَكَانَ نَقْشُ الْخَاتَمِ ثَلاَثَةَ أَسْطُرٍ مُحَمَّدُ
 سَطَرٌ وَرَسُوْلُ سَطَرٌ وَاللَّهِ سَطَرٌ ـ

২৮৭৩, আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। আবু বাকর খলাফা নির্বাচিত হলে তাঁকে (গভর্নরের) দায়িত্ব দিয়ে বাহরাইনে প্রেরণ করলেন এবং তাঁর করণীয় সম্পর্কে তাঁকে একটি পত্রে লিখিত নির্দেশ দিলেন (অর্থাৎ ফর্য সাদকা সম্পর্কে)। এ পত্রে নবী (স)-এর মোহারাঙ্কিত করা হয়েছিল। তাঁর মোহরে তিনটি ছত্র খোদিত ছিল। একছত্রে মুহাম্মাদ, একছত্রে রসূল এবং একছত্রে আল্লাহ শব্দটি খোদিত ছিল।

٢٨٧٤ عَــنْ عِيْسَلَى بُنِ طَهُمَانَ قَالَ : اَخْرَجَ الْمِثَا اَنَسُ نَعْلَيْنِ جَرْدَاوَيْنِ (يُرْيِدُ مِنَ الْإِخْلاَقِ) لَـهُمَا قَبِالْاَنِ فَحدَّتَنِى ثَابِتَ البُنَانِيِّ بَعْدُ عَنْ اَنَسٍ اَنَّهُمَا نَعْلاً النَّبِيِّ عَيْدً .

২৮৭৪. স্পা ইবনে তাহমান বর্ণনা করেন, আনাস (রা) আমাদেরকে পশমবিহীন চামড়ার ফিতা লাগানো একজোড়া জুতা বের করে দেখালেন। সাবেতুল বানানী পরে আমাদেরকে বলেছিলেন যে, জুতা জোড়া ছিল নবী (স)-এর আর আনাসই তাকে এ কথা জানিয়েছিলেন।

٢٨٧٥ عَنْ آبِي بُرْدَةَ قَالَ آخْرَجَتُ اللّٰهَا عَائِشَةُ كِسَاءً مُلَبِّدًا وَقَالَتُ فِي هٰذَا نُزِعَ رُوْحُ النّْبِيِ بِيَةِ وَزَادَ سلّيْمَانُ عَنْ حَميْدٍ عَنْ آبِي بُرْدَةً قَالَ آخْرَجَتُ اللِّينَا عَائِشَةُ ازَارًا غَلِيْظًا مِمّا يُصْنَعُ بِالْيَمَنِ وَكُسَاءً مِنْ هٰذِهِ النَّتِي يَدْعُونَهَا الْمُلَبَّدَةَ ـ عَائِشَةُ ازَارًا غَلِيْظًا مِمّا يُصْنَعُ بِالْيَمَنِ وَكُسَاءً مِنْ هٰذِهِ النَّتِي يَدْعُونَهَا الْمُلَبَّدَةَ ـ

২৮৭৫. আবু বুরদাহ (রা) বর্ণনা করেন. আয়েশা (রা) আমাদের সামনে একখানা তালি দেয়া পশমী চাদর বের করে দেখালেন। এ চাদরেই নবী (স) ইন্তিকাল কারেছিলেন। সুলাইমান হুমায়েদের মাধ্যমে আবু বুরদাহ থেকে অতিরিক্ত এতটুকু বর্ণনা করেছেন যে, আয়েশা আমাদের সামনে একখানা মোটা তহবন্দ যা ইয়ামনে প্রস্তুত করা হত এবং অনুরূপভাবে একটি জামার মত বস্তু যাকে মুলাব্বাদা বলা হতো বের করে দেখালেন।

٧٨٧٦ عَنْ اَنْسِ بُنِ مَالِكٍ اَنَّ قَدَحَ النَّبِيِّ ﴿ وَ اِنْكَسَرَ فَاتَّخَذَ مَكَانَ الشَّعْبِ سِلْسَلِّةً مِّنْ فِضَةً قَالَ عَاصِمٌ رَاَيْتُ الْقَدَحَ وَشَرِبْتُ فِيْهِ مِهِ مِ

২৮৭৬. আনাস ইবনে মালেক (রা) বর্ণনা করেন, নবী (স) তার পানপাত্রটি ভেঙে গেলে ভাঙা জায়গায় রূপার তার দিয়ে জোড়া দিয়েছিলেন। আসেম বলেছেন, আমি পানপাত্রটি দেখেছি এবং তাতে পানিও পান করেছি।

২৮৭৭, আলী ইবনে হুসাইন (রা) বর্ণনা করেন, হুসাইনের শাহাদাতের পর তাঁরা ইয়াযিদ ইবনে মু'আবিয়ার নিকট থেকে মদীনায় ফিরে আসলে মিসওয়ার ইবনে মাখরামাহ তাঁর কাছে এসে বললেন, আমি আপনার কোন কাজে লাগলে আদেশ করুন। (আলী ইবনে হুসাইন বলেন,) আমি বললাম, না, আপনাকে দিয়ে আমার কোন কাজ নেই। মিসওয়ার ইবনে মাধরামাহ বললেন, রস্লুল্লাহ (স)-এর তরবারিখানা কি আপনি আমাকে দিতে পারেন 🔈 কারণ আমার আশংকা হয় যে. লোকেরা আপনার নিকট থেকে তা ছিনিয়ে নিতে পারে। আল্লাহর শপথ করে বলছি, আপনি যদি তরবারিখানা আমাকে দেন, তাহলে আমার জীবদ্দশায় কেউ তা আমার থেকে ছিনিয়ে নিতে পারবে না। আলী ইবনে আবু তালেব এক সময় ফাতেমার জীবদ্দশায় আবু জেহেলের কন্যাকে বিবাহের পয়গাম প্রেরণ করলে আমি তনেছিলাম, রস্লুল্লাহ (স) লোকদের মাঝে বক্তা করতে গিয়ে মিম্বরে দাঁড়িয়ে এ বিষয়ে বলেছিলেন। সে সময় আমি প্রাপ্তবয়ঙ্ক ছিলাম। নবী (স) বললেন, ফাতেমা আমার ্অংশ এবং আমার আশংকা হয় (সতীনের সাথে আত্মর্যাদার প্রশ্নে) সে দীনের ক্ষেত্রে কঠিন পরীক্ষার সমুখীন না হয়ে যায়। অতপর নবী (স) আবদ্ শামস গোত্রের তাঁর এক জামাতার কথা উল্লেখ করে তার প্রশংসা করলেন এবং বললেন, সে সত্য বলেছে, আমাকে দেয়া প্রতিশ্রুতি পুরণ করেছে। আমি কোন হালালকে হারাম করতে পারি না বা কোন হারামকে হালাল করতে পারি না। কিন্তু আল্লাহর নামে শপথ করে বলছি, আল্লাহর রসূলের কন্যা ও তার শক্রর কন্যা কখনো একত্রিত হতে পারে না।

٢٨٧٨ عَنِ ابْنِ الْحَنَفِيَّةِ قَالَ لَوْ كَانَ عَلِيٌّ ذَاكِرًا عُثْمَانَ ذَكَرَهُ يَوْمَ جَاءَهُ نَاسٌ فَشَكَوْا سُعَاةً عُثْمَانَ فَقَالَ لِيْ عَلِيٌّ إِذْهَبُ الِي عُثْمَانَ فَاَخْبِرُهُ انَّهَا صَدَقَةُ رَسُولِ اللهِ عِنِي فَمُر سُعَاتَكَ يَعْمَلُونَ فَيْهَا فَاتَيْتُهُ بِهَا فَقَالَ اَغْنِهَا عَنَّا فَاتَيْتُهُ بِهَا عَلَيْ اللهِ عِنْهِ فَعَالَ ضَعْهَا حَيْثُ أَخَذْتَهَا ــ

২৮৭৮. ইবনুল হানাফিয়াহ (রা) বর্ণনা করেন, যদি উসমান (রা)-কে বদনাম করার ইচ্ছা আলী (রা)-এর থাকতো, তাহলে উসমানের গভর্গরগণের অন্যায়ভাবে যাকাত আদায়ের অভিযোগ নিয়ে যেদিন লোকেরা আলীর কাছে আগমন করেছিল সেদিনই করতেন। ইবনুল হানাফিয়াহ বর্ণনা করেন, আলী (রা) আমাকে (একখানা পুস্তিকা দিয়ে) বললেন, (এটি নিয়ে) উসমানের কাছে গিয়ে তাকে বল যে, রস্লুল্লাহর (স) সাদকা আদায়ের নিয়মবিধি এ পুস্তিকায় লিপিবদ্ধ আছে, আপনার খেরাজ বা সাদকা আদায়কারী গভর্গরদেরকে এটি মেনে চলার নির্দেশ দিন। আমি পুস্তিকাখানি নিয়ে তাঁর নিকট গমন করলে তিনি বললেন, ওটি আমার নিকট থেকে নিয়ে যাও, ওর কোন প্রয়োজন আমাদের নেই। অতএব সেটি নিয়ে আলীর নিকট ফিরে এসে আমি তাঁকে সবকিছু অবহিত করলাম। আলী বললেন, সেটি যেখান থেকে নিয়েছিলে, আবার সেখানে রেখে দাও।

অন্য একটি সূত্রে হুমায়দি, সুফিয়ান, মুহামাদ ইবনে সুকা এবং মুন্যির আত্তুযীর মাধ্যমে মুহামাদ ইবনুল হানাফিয়া থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমার আব্বা আমাকে বললেন, এ পুস্তিকাখানা নিয়ে উসমানের কাছে গিয়ে তাকে বলো, এর মধ্যে সাদকা সংক্রান্ত ব্যাপারে নবী (স)-এর নির্দেশাবলী রয়েছে। (৫৮

২০৫-জনুচ্ছেদ ঃ গণীমাতের পঞ্চমাংশ যে রস্পুল্লাহ (স) ও মিসকীনদের প্রয়োজন প্রণের জন্য তার দলিল। ফাতেমা যাঁতা পিষে আটা তৈরী করতে অক্ষমতা জানিরে একজন বৃদ্ধবন্দিনীকে খাদেমা হিসেবে প্রদান করার নবী সাল্লালাহ আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে প্রার্থনা জানালে তিনি তাঁকে আল্লাহর হাতে সোপর্দ করে আহলে সুক্ষা ও বিধবা নারীদেরকে অগ্রাধিকার দান করেন। টে

- ৫৮. ইবনুপ হানাফিয়াহ অর্থাৎ মুহাম্মাদ ইবনুপ হানাফিয়াহ। ইনি হযরত আলী (রা)-এর পুএ, ইমাম হাসান ও হুসাইনের বৈমাত্রেয় ভাই। মুসাইলিমা নবুয়াত দাবী করলে বনু হানাফিয়াহ গোত্র সরল বিদ্ধাসেই তাকে নবী বলে বীকার করে নেয়। কিন্তু এটি ছিল ইসলামের মৌলিক আদর্শের মূলেই কুঠারাঘাত। তাই হযরত আবু বাকর সিদ্দিকের নির্দেশে মুসাইলিমা বিরুদ্ধে জিহাদ ঘোষণা করে আক্রমণ করা হলে এই যুদ্ধে মুসাইলিমা মারা যায় এবং তার অনুসারীগণ পরান্ত হয়। স্বাভাবিকভাবেই বনু হানাফিয়াহ গোত্রও পরান্ত হয়। আবু বাকর সিদ্দিক তাদের সকল নারী ও পুরুষকে দাস-দাসী হিসেবে গ্রহণ করার নির্দেশ দেন। আর বনু হানাফিয়াহ গোত্রের বিবি হনুফা নান্মী এক মহিলা দাসী হিসেবে হযরত আলীর অংশে পড়েন। তিনি তাকে মুক্ত করে দিয়ে বিবাহ করেন এবং তারই গর্ভে মুহাম্মাদ ইবনুল হানাফিয়াহর জন্ম হয়।
- কে, এখানে আহ্পুস সৃষ্ণফা নির্দান কর্ম । নির্দান ব্যবহার ইয়েছে। সৃষ্ণফাতুন নির্দান আভিধানিক অর্থ হলো ঘাস ও লতাপাতায় ছাওয়া প্রীষ্মকালীন গৃহ। অর্থাৎ গ্রীষ্মের ধরতাপে যে ঘরে আশ্রয় নিলে আরাম লাভ হয়। সৃষ্ণফাতুল মাসক্রেদ বললে বুঝায় মসজ্জিদের বাইরে ছায়া ঘেরা অংগন বিশেষ। ইসলামী পরিভাষায় আহলুস সৃষ্ণফা বলতে বুঝায় নবী (স)-এর যুগের নিঃস্ব ও দরিদ্র সাহাবাদের ঐ দলকে যারা নবী (স)-এর মসজ্জিদের বারান্দায় অবস্থান করতেন এবং ইসলামী আন্দোলনের কাজের জন্য সার্বন্ধনিকভাবে প্রস্তুত থাকতেন। এদেরকে ইসলামের ইতিহাসে আসহাবে সৃষ্ণফা বলেও উল্লেখিত হতে দেখা যায়।

এখন প্রশু হলো, আহলুস সৃষ্টফা বা আসহাবে সৃষ্ট্টাদের প্রকৃত পরিচয় ও কান্ত কি ছিল ? কুরআন মান্তিদে সূরা বাকারার ২৭৩ আয়াতে আসহাবে সৃষ্ট্টাদের কথা পরম করশাময় আল্লাহ তাআলা এভাবে উল্লেখ করেছেন ঃ

الْلَقُقَرْآاءُ الَّذِيْنَ أَحْصِرُوا فِي سَبِيْلِ اللَّهِ لاَيَسْتَ لِيَعُوْنَ ضَرَّبًا فِي الْاَرْضِ رَ يَحْسَبُهُمُ الْكَهِ لاَيَسْتُلُونَ النَّاسَ الْحَافًا طَوَمَا الْجَاهِلُ اللَّهِ لاَيَسْتُلُونَ النَّاسَ الْحَافًا طَوَمَا تُنْفَقُوا مِنْ خَيْرِ فَانَّ اللَّهَ بِهِ عَلَيْمٌ

(নিজস্ব উপাব্চন ও ড়মিতে উৎপনু ফসলের উত্তথ্য অংশ আল্লাহর পথে ব্যয় করার নির্দেশ দানের পরই আল্লাহ তাআলা বলছেন ঃ) বিশেষভাবে সাহায্য পাওয়ার অধিকারী 🗗 সেব দরিদ্র লোকেরা যারা আল্লাহর পথে "দীন ইসলামকে" বিশ্বে একটা বিজয়া আদর্শরূপে প্রন্তিষ্ঠিত করার কাজের সাথে এমনজাবে ব্যাপৃত হয়ে পড়েছে যে, নিজের জীবিকার্জনের জন্য পৃথিবীতে কোন চেষ্টা করার অবকাশই তাদের নে**ই**। তাদের **আত্মসম্মান বো**ধ ও পরমুখাপেক্ষীহীনতা দেখে বুদ্ধিহীনেরা তাদের(ক সক্ষল মনে করে। কিন্তু আসল ব্যাপার এই যে, তারা কাকৃতি-মিনতি করে লোকদের নিকট তাদের অঞ্চব ব্যক্ত করে না। সূতরাং তাদেরকে সাহাব্যের জন্য যা কিছু অর্থসম্পদ তোমরা খরচ করবে, তা নিশ্চয়ই আল্লাহ তাআলার দৃষ্টি বর্হিভূত থেকে যাবে না। উপরোক্ত আয়াতে। আল্লাহ তাআলা যেসব লোকদের সাহায্যার্থে অর্থসম্পদ খরচ করার কথা বলেছেন, তারা ছিলেন রস্পুলাহ (স)-এর সাহাবাদের অন্তর্গত প্রায় তিন চার শত লোক। হারা তাদের স্থায়ী ঘরবাড়ীর সাথে স্থায়ীভাবে সম্পর্ক ছিনু করে মদীনায় আগমন করে নবী (স)-এর মসজ্ঞিদে ছায়ীভাবে বসবাস করছিলেন। নবী (স) দীন ইসলামের যে আন্দোলন পরিচালনা করছিলেন তাতে যে কোন কঠিন বা হান্ধা দায়িত্ব পালন করার জ্বন্য তাঁরা প্রত্যেকেই সর্বক্ষণ প্রস্তুত থাকতেন এবং প্রাণের বিনিময়েও তা পালন করতেন। মদীনার বাইরে যখন তাদের কোন দায়িত থাকতো না তখন নবী (স)-এর সাহচর্যে থেকে তারা জ্ঞানার্জ্ঞ্ব করতেন। তাঁরা ছিলেন ইসলামী আন্দোলনের সার্বক্ষণিক কর্মী বাহিনী। তাঁরা যেহেতু নবী (স) কর্তৃক পরিচালিত ইসলামী তাহরীক বা আন্দোলনের সার্বক্ষণিক কর্মী হওয়ার কারণে নিজেদের জন্য জীবিকার্জনের কোন অবকাশই পেতেন না তাই উপরোক্ত আয়াতে আল্লাহ অপেক্ষাকৃত সক্ষল মুসলমানদেরকে তাদের জন্য থরচ করার নির্দেশ প্রদান করলেন । এ আয়াতের আলোচনায় এ কথা স্পষ্ট হয়ে ৪ঠে যে, আসহাবে সুফফা ছিলেন আসলে ইশ্বলামের জন্য নিবেদিতপ্রাণ একটি বাহিনী। আর ডাদের সম্পর্কে অনুরূপ গুণাবলীর ধারক ও বাহকদের ক্ষেত্রেই সুর্বা বাকারার উপরোক্ত আয়াতটি প্রযোজ্য। কোন পীর্ ফৃকির বা ফকিরের নযর -নেওয়াজ ও তোহফা হাদিয়া জায়েয় করার জন্য আয়াতটি নয়, এ কথা আমাদের ভালভাবে উপলব্ধি করা প্রয়োক্তন।

٣٨٧٩ عَنْ عَلِي اَنَّ فَاطِمَةً عَلَيْهَا السَّلاَمُ اِشْتَكَتْ مَا تَلَقَّى مِنَ الرَّحٰى مِمَّا تَطْحِنُ فَبَلَغَهَا اَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عِنْ أُتِي بِسِبْي فَاتَتَهُ تَسَالُهُ خَادِمًا فَلَمْ تُوافِقُهُ فَذَكَرَتُ لِنَاكُم تَسَالُهُ خَادِمًا فَلَمْ تُوافِقُهُ فَذَكَرَتُ لِنَاكُم عَانِشَةً لَهُ فَاتَتَانَا وَقَدُ دَخَلْنَا مَضَاجِعَنَا فَذَهُبْنَا لِنَقُومَ فَقَالَ عَلَى مَكَانِكُمَا حَتَّى وَجَدَّتٌ بَرْدَ قَدَمَيْهِ عَلَى صَدْرِي مَضَاجِعَنَا فَذَهُمَا عَلَى حَدْرِي مِمَّا سَائِلتُمَاهُ اذَا اَخَذَتُما مَضَاجِعُكُما فَكَبِّرا اللَّهُ فَقَالَ اللَّهُ عَلَى مَنْ لِيَاكُمُا عَلَى خَيْر مِمَّا سَائِلتُمَاهُ اذَا اَخَذَتُما مَضَاجِعُكُما فَكَبِّرا اللَّهُ ارْبَعًا وَثَلاَثِينَ فَانِ ذَلِكَ خَيْرًا اللَّهُ الْمُنا مَنَا اللَّهُ عَلَى مَنْ فَانِ ذَلِكَ خَيْرًا اللَّهُ الْمُنا مَنَا اللَّهُ مَنْ فَانِ ذَلِكَ خَيْرًا اللَّهُ اللَّهُ مَنَا مَنَا اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ فَانِ ذَلِكَ خَيْرًا اللَّهُ الْمُنا مَنَا اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْعَلَمُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَ

২৮৭৯, আলী (রা) থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ (স)-এর কাছে কিছুসংখ্যক যুদ্ধবন্দী আনীত হয়েছে এই মর্মে ফাতেমার নিকট খবর পৌছলে তিনি নবী (স)-এর নিকট হাজির হয়ে (আটা তৈরীর জন্য) যাঁতা পিষাইজনিত শ্রম ও ক্লেশের কথা জানিয়ে খাদেম হিসেবে একজন যুদ্ধবন্দী প্রার্থনা করতে গেলে তার (স) সাক্ষাত পেলেন না এবং সে বিষয়ে আয়েশাকে অবগত করে ফিরে আসলেন। পরে আয়েশা নবী (স)-কে বিষয়টি ব্যক্ত করলে, তিনি তৎক্ষণাৎ আমাদের বাড়ীতে এলেন। আমরা তখন শয্যাগ্রহণ করেছি। আমরা বিছানা হতে ওঠার প্রস্তুতি নিলে তিনি বললেন, তোমরা যেমনভাবে আছ তেমনি থাক। (তারপর তিনি আমাদের মাঝখানে বসলেন) আলী (রা) বলেন, আমি তার ঠাভা পদযুগলের শীতলতা আমার বক্ষে অনুভব করলাম। তিনি তখন বললেন, তোমরা আমার নিকট যে জিনিস প্রার্থনা করেছ তার চাইতে কল্যাণকর জিনিসের সন্ধান কি আমি তোমাদেরকে দেব না ? যখন তোমরা শয্যাগ্রহণ করবে, তখন চৌত্রিশবার আল্লাহু আকবার, তেত্রিশবার আলহমেদুলিল্লাহ এবং তেত্রিশবার সুবহানাল্লাহ পড়বে। তোমরা যা প্রার্থনা করেছ তার চাইতে এ কাজটি বেশী কল্যাণকর।

২০৬-অনুচ্ছেদ ঃ আপ্রাহর বাণী ঃ

وَاعْلَمُوْا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مَّنْ شَيَّ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَةَ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُربِي

"তোমরা যেসব সম্পদ গণীমাত হিসেবে অর্জন করবে, জেনে রাখ তার এক-পঞ্চমাংশ আল্লাহ, আল্লাহর রসৃল, তাঁর নিকটাস্বীয়স্বজন, ইয়াতিম, মিসকীন এবং অসহায় পথিকদের জন্য নির্দিষ্ট।"অর্থাৎ এক-পঞ্চমাংশ বন্টনের অধিকারী রস্পুল্লাহ (স)। নবী (স) বলেছেন, আমি বন্টনকারী ও কোষাধ্যক্ষ আর আল্লাহ তা প্রদান করে থাকেন।

-٢٨٨- عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ وُلِدُ لِرَجُلٍ مِّنَّا مِنَ الْاَنْصَارِ غُلاَمُ فَارَادَ اَنْ يُسَمِّيَهُ مُحَمَّدًا قَالَ شُغْبَةً فِي حَدْثِثٍ مَنْصُوْرٍ إِنَّ الْاَنْصَارِيُّ قَالَ حَمَلْتُهُ عَلَىٰ عُنُقِيْ فَاتَيْتُ بِهِ النَّبِيُّ عِنْ وَفِيْ حَدِيْثِ سَلْيَمَانَ وَلِدَ لَهُ غُلاَمُ فَارَادَ اَنْ يُسَمِّيَهُ مُحَمَّدًا قَالَ سَمُّوا بِإِسْمِيْ وَلَا تُكَنَّوا بِكُنِيْتِيْ فَإِنِّي اِنَّمَا جُعِلْتَ قَاسِمًا أَقْسِمُ بَيْنَكُمْ وَقَالَ حُصَيْنُ بُعِثْتُ قَاسِمًا أَقْسِمُ بَيْنَكُمْ \* قَالَ عَمْرُو اَخْبَرْنَا شُعْبَةُ عَنْ بَيْنَكُمْ وَقَالَ حُصَيْنُ بُعِثْتُ قَاسِمًا أَقْسِمُ بَيْنَكُمْ \* قَالَ عَمْرُو اَخْبَرْنَا شُعْبَةً عَنْ قَالَ النَّبِيُ عَنْ اللهِ إِلَّالَا أَنْ يُسْمِيّهُ الْقَاسِمَ فَقَالَ النَّبِيُ عَنْ اللهُ مَنْ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ

২৮৮০. জাবের ইবনে আবদুল্লাহ (রা) বর্ণনা করেন, আমাদের আনসারদের এক ব্যক্তির ঘরে একটা পুত্র সন্তান জন্মগ্রহণ করলে সে তার নাম মুহাম্মাদ রাখার ইচ্ছা প্রকাশ করল। তথা মনসুর থেকে বর্ণনা করেছেন যে, আনসারী লোকটি বলল, আমি তাকে (ছেলেটিকে) কাঁধে বহন করে নবী (স)-এর কাছে গেলাম। সুলাইমানের বর্ণিত হাদীসে আছে, তার একটা পুত্রসন্তান জন্মগ্রহণ করলে সে তার নাম মুহাম্মাদ রাখবে বলে ইচ্ছা করলো। নবী (স) বললেন, আমার নামে নাম রাখো, কিন্তু আমার কুনিয়াত বা উপনামে ডেকো না। কেননা একমাত্র আমাকেই বন্টনকারী করা হয়েছে, আমি তোমাদের মাঝে বন্টন করে থাকি। হুসাইনের বর্ণনায় আছে, আমি বন্টনকারী হিসেবে প্রেরিত হয়েছি। তোমাদের মাঝে বন্টন করে থাকি। আমর বর্ণনা করেছেন, আমাকে ভ'বা খবর দিয়েছেন, তাঁকে কাতাদাহ বর্ণনা করেছেন, তিনি সালেমের কাছ থেকে ভনেছেন এবং তিনি জাবের (রা) থেকে ভনেছেন যে, আনসারী লোকটি তার (ছেলেটির) নাম "কাসেম" রাখতে মনস্থ করলে নবী (স) বললেন, আমার নামে নাম রাখো, কিন্তু আমার উপনামে (কুনিয়াতে) ডেকো না।

٢٨٨١ - عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ الْانْصَارِيِّ قَالَ وُلِدَ لِرَجُلِ مِنَّا غُلاَمُ فَسَمَّاهُ الْقَاسِمِ وَلاَ نُنْعِمُكَ عَيْنًا فَاتَى النَّبِيُّ عَيْنًا فَقَالَتِ الْاَنْصَارُ لاَ نُكْنِيكَ آبَا الْقَاسِمِ وَلاَ نُنْعِمُكَ عَيْنًا فَاتَى النَّبِيُ عَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللهِ وُلِدَ لِي غُلاَمُ فَسَمَيْتُهُ الْقَاسِمِ فَقَالَتِ الْاَنْصَارُ لاَ نَكُنْيكَ آبَا الْقَاسِمِ وَلاَ نُنْعِمُكَ عَيْنًا فَقَالَ النَّبِيُ عَلَيْ أَحْسَنَتِ الْاَنْصَارُ سَمُّوا بِإِسْمِي وَلاَ تَكُنُوا بِكُنْيَتِي فَانِّمَا أَنَا قَاسِمُ - تَكُنُّوا بِكُنْيَتِي فَانِّمَا أَنَا قَاسِمُ -

২৮৮১. জাবের ইবনে আবদুল্লাহ আনসারী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, আমাদের (আনসারদের) এক ব্যক্তির একটি পুত্রসন্তান জন্ম নিলে সে তার নাম রাখল কাসেম। আনসারগণ লোকটিকে বললেন, আমরা তোমাকে আবুল কাসেম বলে সম্বোধন করব না (বা ঐভাবে সম্বোধন করে) তোমাকে তৃপ্তি দান করব না। (এ কথা শুনে) লোকটি নবী (স)-এর নিকট গিয়ে বলল, হে আল্লাহর রসূল। আমার একটি সন্তান জনোছে। আমি

তার নাম রেখেছি কাসেম। কিন্তু আনসারগণ বলছেন, আমরা তোমাকে আবুল কাসেম (কাসেমের পিতা) বলে ডাকবো না বা এভাবে সম্বোধন করে ভৃপ্তিদান করবো না। নবী (স) বললেন, আনসারগণ উত্তম কথাই বলেছে। তোমরা আমার নামে নাম রাখ, কিন্তু আমার উপনামে (কুনিয়াতে) ডেকো না। একমাত্র আমিই কাসেম বা বন্টনকারী। ৬০

٢٨٨٧ - عَنْ مُعَاوِيَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَى مَنْ يُّرِدِ اللهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهُهُ فَيْ اللهِ اللهُ اللهُ عَلَى مَنْ خَالَفَهُمُ فَيْ اللهِ وَاللهُ اللهُ عَلَى مَنْ خَالَفَهُمُ مَا الدِّيْنِ وَاللهُ اللهُ وَهُمُ ظَاهِرُونَ . حَتَّى يَاتِى آمَرُ اللهِ وَهُمُ ظَاهِرُونَ .

২৮৮২. মু'আবিয়া (রা) থেকে বর্ণিত। রস্লুল্লাহ (স) বলেছেন, আল্লাহ যাকে কল্যাণ দানের ইচ্ছা করেন, তাকে দীন সম্পর্কে (ইসলাম সম্পর্কে) গভীর জ্ঞান দান করেন। আল্লাহ প্রদানকারী আর আমি বন্টনকারী। আমার এ উন্মত তাদের বিরোধীদের ওপর চিরদিন বিজয়ী হবে—এ অবস্থায়ই আল্লাহর চূড়ান্ত ফয়সালা (অর্থাৎ কেয়ামত) এসে উপস্থিত হবে এবং তখনো তারা বিজয়ী থাকবে।

٣٨٨٣ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ آنَّ رَسُولَ اللهِ ﴿ قَالَ مَا أَعُطِيْكُمْ وَلاَ آمْنَعُكُمْ آنَا قَالَ مَا أَعُطِيْكُمْ وَلاَ آمْنَعُكُمْ آنَا قَاسِمٌ آضَعُ حَيْثُ أُمِرْتُ -

২৮৮৩. আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ (স) বলেছেন, আমি (স্বীয় ইচ্ছায়) তোমাদেরকে কিছু প্রদান করি না আবার বঞ্চিতও করি না। (এসবের প্রকৃতপক্ষে মালিক মহান আল্লাহ) আমি শুধুমাত্র বন্টনকারী। আমি যেভাবে আদিষ্ট হয়েছি সেভাবে দান করি বা বন্টন করি।

٢٨٨٤ – عَنْ خَوْلَةَ الْاَنْصَارِيَّةٍ قَالَتْ سَمِعْتُ النَّبِيُّ ﷺ يَقُولُ اِنَّ رِجَالاً يَتَخَوَّضُوْنَ فِي

২৮৮৪. খাওলা আনসারিয়া (রা) বর্ণনা করেন, আমি নবী (স)-কে বলতে শুনেছি, কিছুসংখ্যক লোক আল্লাহর সম্পদ বিনা অধিকারে খরচ করে থাকে, এ ধরনের লোকদের জন্য কেয়ামতে দোযখের আশুন নির্ধারিত রয়েছে।

২০৭-অনুদ্দে ঃ নবী (স) বলেন, তোমাদের জন্য গনীমাতকে হালাল করা হয়েছে। মহাপরাক্রমণালী ও সর্বশক্তিমান আল্লাহ বলেন ঃ

وَعَدَكُمُ اللَّهُ مَغَانِمَ كَثِيْرَةً تَاخُنُوْنَهَا فَعَجَّلَ لَكُمْ هٰذِهِ وَكَفَّ اَيْدِيَ التَّاسِ عَنْكُمْ وَوَكُفَّ اَيْدِيَ التَّاسِ عَنْكُمْ وَلِيَعُونَ اللَّهُ مُنْدِينًا وَاللَّاسُ عَنْكُمْ وَلِيَعُونَ اللَّهُ لَيْكُمْ صِرَاطًا مُنْسَتَقَيْمًا (سورة الفتح: ٢٠)

৬০. কুনিয়াত বলতে সাধারণত আরবীতে বুঝায় বাপ-মাকে ছেলে বা মেয়ের নামে ওমুকের বাপ বা ওমকের মা নামে ভাকা।-সম্পাদক

"আল্লাহ তোমাদেরকে প্রতিশ্রুতি দিরেছেন, তোমরা প্রচুর গণীমাত লাভ করবে। তোমাদের জ্বনা তা লাভ করার দ্রুত ব্যবস্থা করেছেন এবং লোকদের হাতকে (মক্কাবাসী কাফেরগণের হাতকে) তোমাদের থেকে বিরত রেখেছেন যেন তা সমানদারদের জ্বন্য নিদর্শন হয়ে থাকে, এভাবেই তোমাদেরকে সহজ্ঞ সরল পথে পরিচালিত করেন।" [আল ফাত্হ ঃ ২০]

٥٨٨٠ عَنْ عُرُوَةَ الْبَارِقِيِّ عَنِ النَّبِيُّ ﷺ قَالَ الْخَيْلُ مَعْقُودُ فِي نَوَاصِيْهَا الْخَيْلُ مَعْقُودُ فِي نَوَاصِيْهَا الْخَيْدُ الْاَجْرُ وَالْمَغْنَمُ الْبِي يَوْمِ الْقَيَامَةِ \_

২৮৮৫. উরওয়াতৃল বারেকী (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (স) বলেছেন, ঘোড়ার কপালের লম্বা চুলে কেয়ামত পর্যন্ত সময়ের জন্য কল্যাণ নিহিত রয়েছে, আর তা হলো, পুরস্কার ও গণীমাত।

٢٨٨٦ - عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ آنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ اذَا هَلَكَ كَسْرَى فَلاَ كَسْرَى فَلاَ كَسْرَى بَعْدَهُ وَالَّذِي نَفْسِيْ بِيدِهِ لَتُنْفَقِّنَ كُنُوزُهُمُا فِي بَعْدَهُ وَالَّذِي نَفْسِيْ بِيدِهِ لَتُنْفَقِّنَ كُنُوزُهُمُا فِي سَبِيْلِ اللهِ \_

২৮৮৬. আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। রস্পুলাহ (স) বলেছেন, (পারস্য সম্রাট) কিসরা ধ্বংস হবে তারপরে আর কিসরা (পারস্য সম্রাট) হবে না। (রোমান পূর্বাঞ্চলের সম্রাট) কায়সার ধ্বংস হবে তারপরে আর কেউ কায়সার হবে না এবং যার হাতে আমার প্রাণ সেই সন্তার কসম করে বলছি, তাদের উভয়ের গচ্ছিত সম্পদরাজি তোমরা আল্লাহর পথে বায় করবে।

٢٨٨٧ - عَنْ جَابِرِ بُنِ سَمُرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ اذَا هَلَكَ كَشَرَى فَلاَ كَشَرَى فَلاَ كَشَرَى بَعْدَهُ وَالَّذِي نَفْسِيْ بِيَدِهِ لَتُنْفِقُنَّ كَشَرَى بَعْدَهُ وَالَّذِي نَفْسِيْ بِيَدِهِ لَتُنْفِقُنَّ كَشُرُهُمُا فَيْ سَبَيْلِ اللّٰهِ ـ

২৮৮৭. জাবের ইবনে সামুরাহ (রা) থেকে বর্ণিত। রস্লুল্লাহ (স) বলেছেন, (পারস্য সমাট) কিসরা ধ্বংস হবে তারপরে আর কিসরা (পারস্য সমাট) হবে না। (রোমান সাম্রাজ্যের পূর্বাঞ্চলের সমাট) কায়সার ধ্বংস হবে তারপরে আর কেউ কায়সার হবে না এবং বার হাতে আমার প্রাণ, সেই সন্তার কসম করে বলছি, তাদের উভয়ের গঙ্গিত সম্পদরাজি তোমরা আল্লাহর পথে বায় করবে।

٨٨٨ - عَنْ جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أُحِلَّتُ لِي الْغَنَائِمُ ـ

২৮৮৮. জাবের ইবনে আবদুল্লাহ (রা) বর্ণনা করেন, রস্পুল্লাহ (স) বলেছেন, আমার (অর্থাৎ আমার উন্মত) জন্য গনীমাতকে (যুদ্ধলব্ধ অর্থকে) হালাল করে দেয়া হয়েছে।

٢٨٨٩ – عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ تَكَفَّلَ اللهُ لِمَنْ جَاهَدَ فِيْ سَبِيْلِهِ وَتَصْدِيْقُ كَلِمَاتِهِ بِأَنْ يُدْخِلَهُ الْجَنَّةَ اَوْ سَبِيْلِهِ وَتَصْدِيْقُ كَلِمَاتِهِ بِأَنْ يُدْخِلَهُ الْجَنَّةَ اَوْ يَرْجِعَهُ اللهِ مَسْكَنِهِ الَّذِيْ خَرَجَ مِنْهُ مِنْ اَجْرٍ اَوْ غَنِيْمَةٍ \_ .

২৮৮৯. আবু হুরাইরা (রা) বর্ণনা করেন, নবী (স) বলেছেন, যে ব্যক্তি আল্লাহর পথে জিহাদ করে এবং একমাত্র আল্লাহর পথে জিহাদ ও তার বিধানের সত্যতার প্রতি স্বীয় বিশ্বাস প্রতিপন্ন করে দেখানো ছাড়া আর কিছুই যাকে বাড়ী থেকে বের করতে পারে না, আল্লাহ স্বয়ং তাঁর ব্যাপারে এ লাভ জিম্বাদারী গ্রহণ করেছেন যে, তাঁকে জানাতে প্রবেশ করাবেন (যদি সে জিহাদে শাহাদাত লাভ করে থাকে) অথবা সে যা কিছু পুরস্কার এবং গনীমাত লাভ করেছে সেসবসহ, যেখান থেকে সে (জিহাদে) বের হয়েছে সেখানে তাঁকে (সহিসালামতে) ফিরিয়ে আনবেন।

- ٢٨٩٠ عَنْ آبِي هُرَيْرَةً قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنَا نَبِي مِّنَ الْاَنْبِيَاءِ فَقَالَ الْقَوْمِهِ لَا يَتْبَعَنِي رَجُلُ مَلَكَ يُضَعَ إِمْرَاةٍ وَهُوَ يُرِيْدُ أَنْ يُبْنِي بِهَا وَلاَ آحَدُ بَنِي لَيُوبَا وَلَا اَحَدُ إِشْتَرْى غَنَمًا آوَ خَلِفَاتٍ وَهُوَ يَنْتَظِرُ ولاَدَهَا فَغَزَا فَدَنَا مِنَ القَرْيَةَ صَلاَةَ الْعَصْرِ آوَ قَرْيِبًا مِنْ ذَٰلِكَ فَقَالَ لِلسَّمْسِ انَّكَ مَامُورَةُ وَلَانَا مَا مُورُ اللهِ مَنْ ذَلِكَ فَقَالَ لِلسَّمْسِ انَّكَ مَامُورَةُ وَانَا مَا مُورُ اللهُ عَلَيْهِ فَجَمَعَ الْغَنَائِمَ فَجَائَتُ وَانَا مَا مُورُ اللهُ عَلَيْهِ فَجَمَعَ الْغَنَائِمَ فَجَائَتُ مَا مُورَةً وَلَا اللهُ عَلَيْهِ فَجَمَعَ الْغَنَائِمَ فَجَائَتُ مَا مُورَةً لَكُمْ فَلْزَقِتْ يَدُ رَجُلُ بِيدِهِ فَقَالَ فَيْكُمُ الْغُلُولُ فَلْيَبَايَعْنِي قَبْيَلَتُكَ فَلَرْقِتْ يَدُ رَجُلُيْنِ وَعَيْكُمْ الْغُلُولُ فَلْيَايَعْنِي قَبْيِلَتُكَ فَلَرْقِتْ يَدُ رَجُلُيْنَ وَلَا اللهُ لَنَا اللهُ لَنَا الْقَالِمُ مَلْ وَاللهُ لَنَا اللهُ لَنَا الْعَنَائِمُ وَلَا اللهُ لَنَا الْقَالِمُ مَنْ كُلُ قَلْكُولُ فَيَالُولُ اللهُ لَنَا اللهُ لَنَا الْقَالِمُ مَلْكُولُ فَيَكُمْ الْفُلُولُ فَكَالِمُ اللهُ لَنَا الْقُنَائِمُ وَاللهُ فَيَا وَعَجُرَنَا وَعَمْ فَالَ وَعُمْ الْفُلُولُ اللهُ لَنَا الْقَنَائِمُ وَالًى فَيْكُمُ الْفُلُولُ وَاللهُ لَنَا اللّهُ لَنَا الْقُولُ اللهُ لَنَا اللّهُ لَنَا اللّهُ لَنَا اللهُ لَنَا اللّهُ لَنَا اللهُ لَنَا اللهُ لَنَا اللهُ لَنَا اللهُ لَنَا اللهُ لَنَا اللهُ لَلَا اللهُ لَنَا اللهُ لَنَا اللهُ لَنَا اللهُ لَنَا اللهُ لَنَا اللهُ لَلَا اللهُ لَنَا اللهُ لَلْكُولُ لَلْكُولُ لَا لَاللهُ لَلْكُولُ لَا اللهُ لَلْكُولُ لَا اللهُ لَلَا اللهُ لَلَا اللهُ لَلَا اللهُ لَلَا اللهُ لَلْكُولُ لَا اللهُ لَلَا اللهُ لَلْكُولُ لَا اللهُ لَلْكُولُولُ لَلْكُولُ لَا اللهُ لَلْكُولُ لَا اللهُ لَلْكُولُ لَا اللهُ لَلْكُولُ لَا لَا لَا لَا ل

২৮৯০. আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (স) বলেছেন, কোন একজ্বন নবী জিহাদ করতে মনস্থ করে নিজের কওমের লোকদের বললেন, যে ব্যক্তি বিবাহ করেছে কিছু বাসররাত্রি যাপন করেনি অথচ সে বাসররাত্রি যাপনের প্রত্যাশী, সে যেন আমার সাথে (এ যুদ্ধে) গমন না করে। যে ব্যক্তি গৃহ নির্মাণ করেছে কিছু এখনো ছাদ উন্তোলন করেনি অথবা যে ব্যক্তি গর্ভিণী বকরী কিংবা উট ক্রয় করে বাচ্চা পাবার জন্য অপেক্ষায় আছে, কিন্তু এখনো বাচ্চা লাভ করেনি এসব ব্যক্তিও যেন আমার সাথে না যায়। অতপর তিনি জিহাদের জন্য বের হলেন এবং এক জনপদের নিকটবর্তী হলে আসরের নামাযের সময় হলে অথবা প্রায় আসরের সময় হয়ে গৈলে তিনি সূর্যকে উদ্দেশ করে বললেন, তুমি আল্লাহর নিদেশমত কান্ধ করছো আমিও আল্লাহর নিদেশমত কান্ধ করছি। (অতপর তিনি আল্লাহর কাছে ফরিয়াদ করলেন.) হে আল্লাহ ! তুমি তাকে আমাদের জন্য থামিয়ে দাও। তাই বিজয় লাভ করা পর্যন্ত তা থামিয়ে দেয়া হল। তিনি গনীমাত কুড়িয়ে স্তুপ করলেন, ঐতলো জ্বালিয়ে দেয়ার জন্য আত্তন আগমন করলো কিন্তু জালিয়ে দিল না। তিনি বললেন, তোমাদের মধ্যে গনীমাত আত্মসাতকারী আছে। কাজেই প্রত্যেক গোত্রের একজন করে লোককে আমার হাতে হাত দিয়ে বাইয়াত করতে হবে। বাইয়াত করার সময় একজন লোকের হাত তাঁর হাতের সাথে আটকে গেলে তিনি বললেন, তোমাদের গোত্রের মধ্যে আত্মসাতকারী আছে। সূতরাং গোটা গোত্রের লোককেই আমার হাতে বাইয়াত করতে হবে। এভাবে (বাইয়াত করার সময়) দু' অথবা তিন ব্যক্তির হাত তাঁর হাতের সাথে আটকে গেল। তিনি বললেন, আত্মসাতকৃত মাল তোমাদের কাছেই আছে। এরপর তারা গরুর মাথার ন্যায় একখন্ড স্বর্ণ এনে স্তর্ণের মধ্যে রাখলে আগুন এসে তা জালিয়ে দিল। এ কথা বলার পর নবী (স) বললেন, পরে আল্লাহ আমাদের জন্য গনীমাতের অর্থকে হালাল করে দিয়েছেন। তিনি আমাদের দুর্বলতা ও অক্ষমতা দেখেই আমাদের জন্য গনীমাতের মাল হালাল করেছেন।

অনুচ্ছেদ ঃ যুদ্ধে অংশগ্রহণকারীরাই গনীমাতের অর্থ লাভ করে।

٢٨٩١ عن زَيد بن اسلم عن ابيه قال قال عمر لو لا اخر المسلمين ما فتحت قرية الا قسمتها بين الهلها كما قسم النالي عن خيبر ـ

২৮৯১. যায়েদ ইবনে আসলাম (রা) তার পিতা থেকে বর্ণনা করেন, উমর (রা) বলেছেন, পরবর্তীকালের মুসলমানদের জন্য সমস্যা দেখা না দিলে নবী (স) যেমন খায়বার এলাকা বন্টন করে দিয়েছিলেন আমিও সমস্ত বিজিত এলাকাকে তার অধিবাসীদের মধ্যে বন্টন করে দিতাম।

অনুচ্ছেদ ঃ যে গনীমাতের লোভে লড়াই করে তার কল্যাণের অংশ কি কমে যাবে ?

٢٨٩٢ - عَنْ أَنِيَ مُوْسَلَى الْاَشْعَرِيْ قَالَ قَالَ اَعْرَابِيٌّ لِلنَّبِيُّ عِيَّةِ الرَّجُلُ يُقَاتِلُ اللَّهِ فَقَالَ مَنْ اللَّهِ عَلَالُهُ مَنْ فِي سَبْيِلِ اللهِ فَقَالَ مَنْ قَالَ اللهِ فَقَالَ مَنْ قَاتَلَ لِيَرَى مَكَانُهُ مَنْ فِي سَبْيِلِ اللهِ فَقَالَ مَنْ قَاتَلَ لِيَرَى مَكَانُهُ مَنْ فِي سَبْيِلِ اللهِ قَالَ مَنْ قَالَ مَنْ قَاتَلَ لِتَكُونَ كَلِمَةُ اللهِ هِي الْعُلْيَا فَهُوَ فِي سَبْيِلِ اللهِ ـ

২৮৯২. আবু মৃসা আশ আরী (রা) থেকে বর্ণিত। একজন গ্রাম্য আরব এসে নবী (স)-কে জিজ্ঞেস করলেনঃ এক ব্যক্তি গনীমাতের লোভে লড়াই করে এক ব্যক্তি তার বীরত্ব গাথা লোকে আলোচনা করুক এই উদ্দেশ্যে লড়াই করে। আরেক ব্যক্তি তার মর্যাদা ও সন্মান বৃদ্ধির জন্য লড়াই করে। এদের মধ্যে কে আল্লাহর পথে লড়াই করছে ? নবী (স) বললেন, যে ব্যক্তি আল্লাহর কালেমা বা তাওহীদকে উক্তে তুলে ধরা বা প্রতিষ্ঠার জন্য লড়াই করে সে-ই আল্লাহর পথে লড়াই করছে।

২১০-অনুদেদ ঃ ইমাম কর্তৃক উপস্থিত লোকদেরকে গনীমাত বন্টন এবং অনুপস্থিতদের জন্য সংরক্ষণ।

٢٨٩٣ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ أَبِيْ مُلَيْكَةُ أَنَّ النَّبِيِّ ﷺ أَهْدِيَتْ لَهُ أَقِبَيْةُ مِنْ دِيْبَاجٍ ا مُزَرَّرَةٌ بِالذَّهَبِ فَقَسَمَهَا فِيْ نَاسٍ مِنْ أَصْحَابِهِ وَعَزَلَ مِنْهَا وَاحِدًا لِمَخْرَمَةً بْنِ نَوْفَلٍ فَجَآءَ وَمَعَهُ ابْنُهُ الْمِسُورُ بْنُ مُخْرَمَةَ فَقَامَ عَلَى الْبَابِ فَقَالَ الْدُعُهُ لِي فَسَمِعَ النَّبِيُّ عِنْ صَنْوَتَهُ فَاخَذَ قَبَاءً فَتَلَقَّاهُ بِهِ وَاسْتَقْبَلَهُ بِإِزَرَارِهِ فَقَالَ بَا آبَا الْمِسُورِ خَبَاتُ هٰذَا لَكَ يَا آبًا الْمِسُورِ خَبَاتُ هٰذَا لَكَ وَكَانَ فِي خُلُقِهِ شِدَّةً ـ

২৮৯৩. আবদুরাহ ইবনে আবু মুলাইকাহ (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (স)-কে সোনার বোতাম লাগানো কতগুলো কুববা উপহার পাঠানো হলে তিনি সেওলো তাঁর কিছুসংখ্যক সাহাবার মধ্যে বন্টন করলেন এবং মাখরামা ইবনে নওফেলের জন্য একটি আলাদা করে রাখলেন। মাখরামা ইবনে নওফেল তার পুত্র মিসওয়ার ইবনে মাখরামাকে সাথে নিয়ে আসলেন এবং নবী (স)-এর বাড়ির দরজায় দাঁড়িয়ে বললেন, আমার নাম নিয়ে নবী (স)-কে ডাকো। নবী (স) তার কণ্ঠবর ওনে কুববাটি হাতে নিয়ে তার সামনে আসলেন এবং গোনার বোতাম খচিত কুববাটি তার দিকে এগিয়ে ধরে বললেন, হে আবু মিসওয়ার! এটি আমি তোমার জন্যই আলাদা করে রেখেছিলাম। হে আবু মিসওয়ার! এটি আমি তোমার জন্যই আলাদা করে রেখেছিলাম। তার কঠোর কর্কশ স্বভাবের জন্যই নবী (স) (এরূপ) বার বার কথাটি বললেন।

২১১-অনুচ্ছেদ ঃ বনু কুরায়যা এবং বনু নাযির গোত্রের সম্পদ নবী (স) বেভাবে বন্টন করেছেন এবং উক্ত সম্পদ থেকে স্বীয় জরুরী প্রয়োজনে যা ব্যয় করেছেন।

২৮৯৪. আনাস ইবনে মালেক (রা) বর্ণনা করেন, লোকেরা নবা (স)-কে খেজুর গাছ উপহার দিতো। পরে নবা (স) যখন বনু কোরার্যা ও বনু নাযির গোত্রের ওপর বিজয়ী হলেন তখন ঐ গাছগুলো তাদেরকে ফিরিয়ে দিয়েছিলেন।

২১২-অনুচ্ছেদ ঃ নবী (স) ও খোলাফারে রাশেদার সাথে জিহাদে অংশগ্রহণকারী ব্যক্তি জীবিত হোক বা মৃত্যুবরণ করে থাকুক, তার অর্থসম্পদে বরকত হবে।

٢٨٩٥ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بَنِ الزِّبَيْرِ قَالَ لَمَّا فَقَفَ الزَّبَيْرُ يَوْمَ الْجَمَلِ دَعَانِي فَقُمْتُ اللِّي جَنْبِهِ فَقَالَ يَابِّنَيُّ انَّهُ لاَ يَقْتُلُ الْيَوْمَ الاَّ ظَالِمُ اَنْ مَظْلُومُ وَانِّي لاَ أُرَانِي إِلاَّ سَأَقْتَلُ الْيَوْمَ مَظْلُومًا وَإِنْ مِنْ أَكْبَرِ هَمَّلَى لَدَيْنِي أَفْتَرَىٰ يُبْقِي دَيْنُنَا مِنْ مَالنَا شَيْئًا فَقَالَ يَا بُنَّىَّ بِعْ مَالَنَا فَاقْضِ دَيْنِي وَٱلْصِى بِالثُّلُّثِ وَتَلُّثُهُ لِبَنِيه يَعْنَى عَبْدُ اللَّه بْنَ الزُّبَيْرِ يَقُولُ ثُلِّثُ الثُّلُثُ فَانْ فَصْلَ منْ مَالنَا فَضْلُ بَعْدَ قَصْاء الدَّيْنَ شَيءً فَتُلْتُهُ لَوَلَدكَ قَالَ هِشَامٌ ۗ وَكَانَ بَعْضُ وَلَد عَبْدِ اللَّهِ قَدْ وَازَىٰ بَعْضَ بَني الزُّبَيْرَ خُبِيْبُ وَعَبَّادُ وَلَهُ يَوْمَئذ تَسْعَةُ بَنَيْنَ وَتَسْعُ بَنَاتِ قَالَ عَبْدُ اللَّه فَجَعَلَ يُوصينني بِدَيْنِهِ وَيَقُوْلُ يَابُنِّيُّ انْ عَجِزْتَ عَنْهُ فِي شَهَىءٍ فَاسْتَعِنْ عَلَيْهِ مَوْلاًى قَالَ فَوَاللّه مَا دَرَيْتُ مَا أَرَادَ حَتَّى قُلْتُ يَا أَبَة مَنْ مَوْلِاكَ قَالَ اللَّهُ قَالَ فَوَاللَّه مَا وَقَعَتُ في كُرْبَةٍ مِنْ دَيْنِهِ ۚ إِلاَّ قُلْتُ يَامَوْلَى الزُّبَيْرِ ٱقْضِ عَنْهُ دَيْنَهُ فَيَقْضِيْهِ فَقُتلَ الزُّبَيْرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَلَمْ يَدْعُ دِيْنَارًا وَلاَ دِرْهَمًا الْإَ ٱرَضِيْنَ مِنْهَا الْفَابَةُ وَإحدٰى عَشَرَةَ دَارًا بِالْكَدِيْنَةِ وَدَارَيْنَ بِالْبَصَرَةِ وَدَارًا بِالْكُوْلَةِ وَدَارًا بِمِصْرَ قَالَ وَانَّمَا كَانَ دَيْنُهُ الَّذِي عَلَيْهِ أَنَّ الرَّجُلَ كَانَ يَاتَيْهِ بِالْمَالِ فَيَسْتَوْدَعُهُ إِيَّاهُ فَيَقُولُ الزُّبَيْرُ لاَ وَلَكِنَّهُ سَلَفُ فَإِنِّي أَخْشَى عَلَيْهِ الضَّبْعَةَ وَمَا وَلِيَ إِمَارَةً قَطُّ وَلاَ جِبَايَةَ خَرَاجٍ وَلاَ شَيئًا الاَّ أَنْ يَكُونَ فِي غَزْوَةٍ مَعَ النَّبِيِّ عِنْهُ ۖ أَنَّ مَعَ أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ وَعُثْمَانَ رَضي اللَّهُ عَنْهُم قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بِنُ الزَّبِّيرِ فَحَسَبَتُ مَاعَلَيْهِ مِنَ الدَّيْنِ فَوَجَدْتُهُ اَلْفَي الْف وَمَانَتَى اَلْفِ قَالَ فَلَقِيَ حَكِيْمُ بُنُ حِزَامِ عَبُلِّ اللهُ بْنَ ا الزُّبْيْرِ فَقَالَ يَا إبْنَ آخي كُمْ عَلَى أَخَيْ مِنَ الدِّينَ فَكَتَمَةً فَقَالَ مِائَةً الْفِ فَقَالَ حَكَيْمٌ وَاللَّهِ مَا اَرِي اَمُوالكُمْ تَسَعُ لَهٰذِهِ فَقَالَ لَهُ عَبْدُ اللَّهِ اَفَرَائِتَكَ انْ كَانَتْ الَّفَى اَلْفَ وَمَائَتَى اَلْفَ قَالَ مَا اَرَاكُمْ تُطِيْقُونَ هَذَا فَانِ عَجَزْتُمْ عَنْ شَلِي مِنْهُ فَاسْتَعْيِنُوابِي قَال وَكَانَ الزُّبَيْرُ اِشْتَرَى الْغَابَةَ بِسَبُعَيْنَ وَمَائَةَ الْفِ فَبَاعَهَا عَبْدُ الله بِالْفِ الْفِ وَستُّمَائَة اَلْفِ ثُمَّ قَامَ فَقَالَ مَنْ كَانَ لَهُ عَلَى الزَّبْيْرِ حَقُّ فَلْيُوافِنَا بِالْغَابَةِ فَأَتَاهُ عَبْدُ الله بْنُ جَعْفَرِ وَكَانَ لَهُ عَلَى الزُّبَيْرِ اَرْبَعُمَائَةِ أَلْفِ فَقَالَ لِعَبْدِ اللَّهِ إِنْ شَبِئْتُمُ تَرَكَّتُهَا

لَكُمْ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ لاَ قَالَ فَانْ شَنْتُمْ جَعَلْتُمُوْهَا فَيْمَا تُوَخِّرُوْنَ انْ اَخَرْتُمْ فَقَالَ عَبْدُ الله لاَ قَالَ قَالَ فَاقَطَعُوا لِي قَطْعَةً فَقَالَ عَبْدُ اللهِ لَكَ مِنْ هَاهُنَا إِلَى هَاهُنَا قَالَ فَبَاعَ مِنْهَا فَقَضِى دَيْنَهُ فَاوَفَاهُ وَبَقَى مِنْهَا أَرْبَعَةُ أَسْهُم وَنصفُ فَقَدِمَ عَلَى مُعَاوِيَةً وَعَنْدَهُ عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ وَالْمُنْذِرُ بْنُ الزُّبْيْرِ وَابْنُ زَمْعَةً فَقَالَ لَهُ مُعَاوِيَةٌ كُمْ قُوِّمَتِ الْغَابَةُ قَالَ كُلُّ سَهُم مِائَّةَ الْفِ قَالَ كُمْ بَقَى قَالَ اَرْبَعَةُ اسْهُم وَنصْف قَالَ الْمُنْذِرُ بْنُ الزُّبُيْرِ قَدْ اَخَذْتُ سَهَمًا بِمائَةِ اَلْفٍ قَالَ عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ قَدْ اَخَذْتُ سَهُمًا بِمِائَةِ اللَّفِ وَقَالَ إِبْنُ زَمْعَةَ قَدْ اَخَذْتُ سَهُمًا بِمَائَة اَلْفِ فَقَالَ مُعَاوِيَةُ كُمْ بَقِيَ فَقَالَ سَهُمْ وَنِصْفُ قَالَ اَخَذْتُهُ بِخَمْسِيْنَ وَمَاِئَةِ اَلْفِ قَالَ وَبَاعَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرِ نَصِيْبَهُ مِنْ مُعَاوِيَةً بِسِتِّمِائَةِ ٱلَّفِ فَلَمَّا فَرَغَ اِبْنُ الزَّبَيْرِ مِنْ قَضَآ ۚ وَيُنْهِ قَالَ بَنُوْ الزُّبَيْرِ ۚ ٱقْسِمُ بَيْنَنَا مِيْرَاثَنَا قَالَ لاَ وَاللَّهِ لاَ ٱقْسِمُ بَيْنَكُمْ حَتَّى أَنَادِيَ بِٱلمَوْسِمِ آرْبَعَ سِنْيَنَ آلاَمَنْ كَانَ لَهُ عَلَى الزُّبَيْرِ دَيْنُ فَلْيَاتنَا فَلْنَقْضه قَالَ فَجَعَلَ كُلُّ سَنَةٍ يُنَادِى بِالْمُوسِمِ فَلَمَّا مَضِلَى اَرْبَعُ سنيْنَ قَسَمَ بَيْنَهُم قَالَ فَكَانَ لِلزُّبَيْرِ اَرْبَعُ نِسْوَةٍ وَرَفَعَ النَّلْثَ فَأَصَابَ كُلَّ اِمْرَاةٍ الْفُ الْف وَمائتا الْف فَجَميْعُ مَالِه خَمْسُونَ الْفَ الفِ وَمِائْتَا الفِ ـ

২৮৯৫. আবদুল্লাহ ইবনে যুবায়ের (রা) বর্ণনা করেন, জামাল (উদ্রের) যুদ্ধের দিন (আমার পিতা) যুবায়ের (রা) রণক্ষেত্রে দাঁড়িয়ে আমাকে ডাকলেন। আমি গিয়ে তাঁর পাশে দাঁড়ালাম। তিনি বললেন, পুত্র, আজকে যারা নিহত হবে, তারা হয় জালেম নয়তো মজলুম হবে। আমার মনে হয়, আমি মজলুম হিসেবে নিহত হব। এ মুহূর্তে আমার সবচেয়ে বড় দুক্তিন্তা আমার ঋণের জন্য। তুমি কি মনে কর আমার ঋণ পরিশোধের পর আমার সম্পদ কিছু অবশিষ্ট থাকবে। তিনি আরো বললেন, হে বংস। (আমার মৃত্যুর পর) তুমি আমার সমন্ত সম্পত্তি বিক্রি করে তা দিয়ে ঋণ শোধ করবে। তিনি ঋণ পরিশোধের পর অবশিষ্ট সম্পদের তৃতীয়াংশের জন্য অসিয়ত করে বললেন, ঐ তৃতীয়াংশের এক-তৃতীয়াংশ সম্পদ তার অর্থাৎ আবদুল্লাহ ইবনে যুবায়েরের সন্তানদের জন্য (অসিয়ত করলেন)। তিনি বললেন, আমার ঋণ পরিশোধ করার পর যদি কিছু সম্পদ অতিরিক্ত থেকে যায় তাহলে তা তিন ভাগে ভাগ করে তৃতীয়াংশের একভাগ তোমার সন্তানদের দান করবে। হিশাম বলেন, সে সময় আবদুল্লাহর কোন কোন সন্তান যুবায়েরের নয়টি পুত্র ও নয়টি কন্যাসন্তান ছিল। থেমন খোবায়ের ও উব্বাদ। সেই সময় যুবায়েরের নয়টি পুত্র ও নয়টি কন্যাসন্তান ছিল।

আবদুল্লাহ বর্ণনা করেন, তিনি (যুবায়ের) আমাকে বার বার তার ঋণ সম্পর্কে অসিয়ত করে বলছিলেন, হে বৎস ! যদি তুমি (কোন সময় ঋণ পরিশোধ) সাধ্যাতীত মনে কর, তাহলে আমার প্রভুর নিকট সাহায্যপ্রার্থী হয়ো। আবদুল্লাহ বলেন, আল্লাহর শপথ। আমার প্রভু বলতে তিনি কাকে বুঝাচ্ছিলেন, তা বুঝতে না পেরে আমি তাকে জিজ্ঞেস করলাম, হে আব্বাজান, আপনার প্রভু কে ? তিনি বললেন, আল্লাহ । আবদুল্লাহ বর্ণনা করেন, আল্লাহর শপথ ! তাঁর ঋণ পরিশোধের ব্যাপারে যখনই আমি কোন বিপদ বা কঠিন অবস্থার সমুখীন হয়েছি, তখনই প্রার্থনা করেছি, হে যুবায়েরের প্রভু, তার ঋণ পরিশোধের ব্যবস্থা করে দাও। আর আল্লাহ ঋণ পরিশোধের ব্যবস্থা করে দিয়েছেন। (সেই যুদ্ধে) যুবায়ের নিহত হলেন, তিনি গাবা নামক কিছু ভূমি, মদীনাতে এগারোখানা বাড়ি, বসরায় দু'টি বাড়ি, কুফায় একটি বাড়ি এবং মিসরে একটি বাড়ি ছাড়া (নগদ) দিনার বা দিরহাম কিছুই রেখে গেলেন না। আবদুল্লাহ বলেন, তার ঋণ ছিল এরপ যে, কোন ব্যক্তি এসে তার কাছে অর্থ আমানত রাখতে চাইলে যুবায়ের তাকে বলতেন, এভাবে নয়, বরং কর্জ হিসেবে রাখতে পারো। কেননা ঐভাবে ডা ধ্বংস হয়ে যাবে বলে আমি বেশী আশংকা করি। তিনি কখনো শাসন ক্ষমতা, খেরাজ বা কর আদায় বা অনুরূপ দায়িত্বের কোন চাকুরী গ্রহণ করেননি। বরং ভধুমাত্র নবী (স), আবু বাকর, উমার ও উসমানের সাথে জিহাদে অংশগ্রহণ করেছেন। আবদুল্লাহ ইবনে যুবায়ের বলেন, আমি তাঁর সমৃদয় ঋণ হিসেব করে দেখলাম তা বাইশ লক্ষ দিরহাম দাঁড়ায়। তিনি বলেন, অতপর হাকীম ইবনে হিযাম আবদল্লাহ ইবনে যুবায়েরের (তার নিজের) সাথে সাক্ষাত করে বললেন, ভাতিজা, আমার ভাইয়ের (যুবায়েরের) ঋণের পরিমাণ কত 🔈 আবদুল্লাহ সঠিক পরিমাণ গোপন রাখতে চেয়ে বললেন, এক লাখ দিরহাম। একথা তনে হাকীম (ইবনে হিযাম) বলে উঠলেন, আমার মনে হয় না যে, তোমাদের সকল সম্পদ দিয়েও এতো ঋণ পরিশোধ করা যাবে। এ কথা তনে আবদুল্লাহ তাকে বললেন, যদি উক্ত ঋণের পরিমাণ বাইশ লক্ষ দিরহাম হয় তবে আপনি কি মনে করেন । তিনি (হাকীম) বললেন, তাহলে এ বোঝা বহন করা তোমাদের সাধ্যের অতীত বলে মনে করি। আর এ ব্যাপারে তোমরা যদি (সত্য সত্যই) অক্ষম হয়ে পড়, তাহলে আমাকে বলবে। বর্ণনাকারী বলেন, যুবায়ের "গাবার" ভূমি এক লক্ষ সত্তর হাজার দিরহামে খরিদ করেছিলেন, আর আবদুল্লাহ তা ষোল লক্ষ দিরহামে বিক্রি করলেন। অতপর আবদুর্দ্ধাহ তার ঋণ পরিশোধ করতে শুরু করলেন। তিনি ঘোষণা করলেন, যুবায়েরের নিকট যার যার পাওনা আছে সে যেন গাবা নামক জায়গায় এসে তা গ্রহণ করে। সুতারাং আবদুল্লাহ ইবনে জাফর আগমন করপেন। যুবায়েরের কাছে আবদুল্লাহ ইবনে জা'ফরের পাওনা ছিল চার লক্ষ্ দিরহাম। তিনি আবদুল্লাহর কাছে এসে বললেন, আপনারা চাইলে আমি তা ছেড়ে দিতে পারি। কিন্তু আবদুল্লাহ বললেন, না, তার প্রয়োজন নেই। এরপর আবদুল্লাহ ইবনে জাফর বললেন. আপনারা চাইলে আমার পাওনা সর্বশেষে পরিশোধ করতে পারেন। এবারও আবদুল্লাহ ইবনে যুাবয়ের বললেন, না, তাও হবে না। তখন আবদুল্লাহ ইবনে জা'ফর বললেন, তাহলে আমাকে একখন্ড জমি দিয়ে দিন। আবদুর্বাহ ইবনে যুবায়ের বললেন, আপনাকে এখান থেকে ঐ পর্যন্ত ভূমি খন্ড দেয়া হল। বর্ণনাকারী বলেন, (গাবার) এক খন্ড জমি বিক্রি করে তিনি তার ঋণ পূর্ণরূপে পরিশোধ করলেন এবং এরপরও সাড়ে চার অংশ অবশিষ্ট

থাকলো। পরবর্তী সময়ে (আবদুল্লাহ ইবনে যুবায়ের) মু'আবিয়ার কাছে গমন করলেন। সেই সময় তার কাছে আমর ইবনে উসমান, মুন্যির ইবনে যুবায়ের এবং ইবনে যাম'আহ উপস্থিত ছিলেন। মু'আবিয়া তাকে (আবদুল্লাহ ইবনে যুবায়েরকে) জিজ্ঞেস করলেন, গাবার ভূমির মূল্য কত হয়েছিল ? আবদুল্লাহ বললেন, এক অংশ এক লক্ষ দিরহাম। মুআবিয়া বললেন, এখন কতটা জমি অবশিষ্ট আছে ? আবদুল্লাহ জবাব দিলেন, সাড়ে চার অংশ। মুন্যির ইবনে যুবায়ের বলেন, আমি এক অংশ এক লক্ষ দিরহাম দিয়ে খরিদ করলাম। আমর ইবনে উসমান বললেন, এক অংশ আমিও এক লক্ষের বিনিময় খরিদ করলাম। ইবনে যুমআহ বললেন, এক লক্ষের বিনিময়ে আমিও এক অংশ কিনে নিলাম। এবার মুআবিয়া বললেন, এখন কত অংশ অবশিষ্ট থাকল ? আবদুল্লাহ ইবনে যুবায়ের বললেন, দেড় অংশ। তিনি বললেন, দেড় লক্ষ দিয়ে আমি তা খরিদ করে নিচ্ছ। বর্ণনাকারী আবদুল্লাহ ইবনে যুবায়ের বলেন, আবদুল্লাহ ইবনে জাফর তার অংশ মু'আবিয়ার নিকট ছয় লক্ষ দিরহামে বিক্রি করলেন। বর্ণনাকারী বলেন, যুবায়ের পুত্র যুবায়েরের সকল ঋণ পরিশোধ করে দিলে তার (যুবায়েরের) অন্যান্য পুত্রগণ বললেন, পিতার পরিত্যক্ত সম্পদ আমাদের মধ্যে বন্টন করে দিন। আবদুল্লাহ (তাদেরকে) বললেন ঃ আল্লাহর শপথ, যুবায়েরের নিকট যাদের পাওনা আছে, তারা আমাদের কাছে এসে তা নিয়ে যান, চার বছর ধরে হজ্জের দিনে একথা ঘোষণা না করা পর্যন্ত তা আমি তোমাদেরকে বন্টন করে দিবো না। বর্ণনাকারী বলেন, প্রতিবছর (হচ্ছের) মওসুমে তিনি ঐ ঘোষণা দিতেন। এভাবে চার বছর অতিবাহিত হলে তিনি তা সকলের মধ্যে বন্টন করে দিলেন। বর্ণনাকারী বলেন, যুবায়েরের চারজন স্ত্রী ছিলেন। অসিয়ত আদায়ের পর প্রত্যেক স্ত্রী অংশমত বার লক্ষ দিরহাম করে পেলেন। আর তার সমুদয় সম্পদের পরিমাণ দাঁড়িয়েছিল বায়ানু লক্ষ দিরহাম।

২১৩-অনুচ্ছেদ ঃ প্রয়োজন বোধে ইমাম কাউকে কোখাও দৃত বানিয়ে প্রেরণ করলে বা কোন জায়গায় কাজে নিয়োগ করার কারণে যুদ্ধে অংশগ্রহণ করতে না পারলে সে গনীমাতের অংশীদার হবে কি না ?

٢٨٩٦ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ انَّمَا تَغَيَّبَ عُثْمَانُ عَنْ بَدْرٍ فَانَّهُ كَانَتُ تَحْتَهُ بِنْتُ رَسُولِ اللهِ ﷺ وَكَانَتُ مَرِيْضَةً فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ اِنَّ لَكُ اَجُرَ رَجُلٍ مِمَّنُ شَهِد بَدْرًا وَسَهْمَهُ ـ
 بَدْرًا وَسَهْمَهُ ـ

২৮৯৬. ইবনে উমার (রা) বর্ণনা করেন, উসমান বদর যুদ্ধে অনুপস্থিত ছিলেন। কারণ রস্পুল্লাহ (স)-এর কন্যা] এ সময় পীড়িত হয়ে পড়েছিলেন। অতএব রস্পুল্লাহ (স) তাঁকে তাঁর সেবা তশ্রুষার জন্য রেখে গিয়েছিলেন। নবী (স) তাঁকে বলেছিলেন, বদর যুদ্ধে যারা অংশগ্রহণ করেছে, তুমিও তাদের মতই পুরক্কৃত হবে। তিনি তাঁকে গনীমাতের অংশ প্রদান করেছিলেন।

২১৪-অনুচ্ছেদ ঃ মুসলমানদের আপদ-বিপদকালে গনীমাতের এক-পঞ্চমাংশ ব্যর করা যাবে, তার দলিল এ ঘটনা যে, নবী (স) হাওয়াযেন গোত্রের এক মহিলার দুধ পান করেছিলেন, এ সম্পর্কের বরাত দিয়ে গোত্রের লোকেরা নবী (স)-এর নিকট তাদের নিকট থেকে প্রাপ্ত সম্পদ কেরত চেয়েছিলেন। অতপর তিনি তথু বন্দীদের মুক্তি দিয়ে মুসলমানদের জন্য তাদের নিকট থেকে প্রাপ্ত গনীমাত বৈধ করে দিলেন। তিনি লোকদেরকে কাই (বিনাযুদ্ধে প্রাপ্ত গনীমাত) এবং গনীমাতের পঞ্চমাংশ প্রদানের প্রতিশ্রুতি দিতেন এবং তিনি আনসারদেরকে (এ সম্পদ থেকে) দান করেছিলেন এবং জাবের ইবনে আবদ্বপ্রাহকে খায়বারের (গনীমাতলক্ক) খেজুর প্রদান করেছিলেন।

٢٨٩٧ - عَنْ عُرُوَةَ أَنَّ مَرُوَانَ بُنَ الْحَكَمِ وَمُسْوَرٌ بُنَ مَخْرَمَةَ اَخْبَرَاهُ أَنَّ رَسُوْلَ الله قَالَ حِيْنَ جَاءُهُ وَفَدُ هَوَازِنَ مُسْلِمِيْنَ فَسَالُؤُهُ اَنْ يَرُدُ ۗ إِلَيْهِمُ اَمُوالَهُمْ وَسَبْيَهُمْ فَقَالَ لَهُمُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ اَحَبُّ الْحَديثِ الَى أَصْدَقُهُ فَاخْتَارُوا احدَى الطَّائفَتَيْنِ امَّا السَّبِيُّ وَامًّا الْمَالَ وَقَدْ كُنْتُ إِسْتَانَيْتُ لِهِمْ وَقَدْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنْتَظَرَ أَخْرِهُمْ بِضْعَ عَشَرَةَ لَيْلَةً حَيْنَ قَفَلَ مِنَ الطَّائف فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُمْ اَنَّ رَسُولَ الله عَيْرُ رَادٌ اللَّهِمُ الاَّ احْدَى الطَّانفَتَيْنَ قَالُوا ۖ فَانَّا تَخْتَارُ سَبِّيَّنَا فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي الْمُسْلِمِيْنَ فَأَثْنَى عَلَى اللهُ بِمَا هُوَ اَهْلُهُ ثُمَّ قَالَ المَّا بَعْدُ فَان اخُوَانَكُمْ هُو آلَاءِ قَدْ جَاؤُنَا تَائبِيْنَ وَانِّي قُدْ رَايَتُ أَنْ اَرُدَّ الَّيْهِمْ سَبْيَهُمْ مَنْ اَحَبّ أَنْ يُّطِيْبَ فَلْيَفْعَلْ وَمَنْ أَحَبَّ مَنْكُمْ أَنْ يَّلِكُونَ عَلَى حَظِّه حَتِّى نُعْطِيَهُ ايَّاهُ مِنْ اَوَّلَ مَايُفي اللُّهُ عَلَيْنَا فَليَفْعَلُ ۚ فَقَالَ النَّأْسُ قَدْ طَيَّبَنَا ذَلِكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ لَهُمْ فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنَّا لاَنَدُرِي مَٰنَ اَذِنَ مِنْكُمْ فِي ذَلِكَ مِمَّنَّ لَمْ يَأْذَنْ فَارْجِعُواْ حَتِّى يَرْفَعَ الْيَنَا عُرَفَاؤُكُمْ اَمْرَكُمْ وَفَرَجَعَ النَّاسُ فَكَلَّمَهُمْ عُرَفَازُهُمْ ثُمَّ رَجَعُوا الى رَسُول الله صَهَ فَاخْبَرُوهُ أَبُّهُمْ قَدْ طَيِّبُوا فَأَذَنُوا فَهٰذَا الَّذِي بَلَغَنَا عَن سَنْبَي هُوَازِنَ ۔

২৮৯৭. মারওয়ান ইবনুল হাকাম এবং মিসওয়ার ইবনে মাখরামাহ (রা) থেকে বর্ণিত। হাওয়াযেন গোত্র ইসলাম গ্রহণ করার পর তাদের প্রতিনিধিদল রস্লুল্লাহ (স)-এর নিকট এসে তাদের সম্পদ ও বন্দীদের প্রত্যপর্ণ করার আবেদন জানালে তিনি তাদেরকে বললেন, সত্য কথাই আমার নিকট বেশী প্রিয় (আমি তাই সত্য কথাই বলে থাকি)। বন্দী অথবা সম্পদ এ দু'টির যেকোন একটি তোমরা গ্রহণ করতে পার। আমি তোমাদের দিকে চেয়েই

গনীমাত বন্টনে বিলম্ব করেছি। তায়েফ থেকে প্রত্যাবর্তনের পর নবী (স) তাদের (হাওয়াযেন) জন্য দশ রাতেরও বেশী অপেক্ষা করেছিলেন। যখন তারা স্পষ্ট বুঝতে পারল যে, রসূলুল্লাহ (স) (সম্পদ বা বন্দী এ) দু'টির একটির বেশী ফিরিয়ে দেবেন না, তখন তারা জানাল, আমরা আমাদের বন্দীদেরকেই ফিরে পেতে চাই। সুতরাং রসুলুল্লাহ (স) মুসলমানদের কাছে তাঁর বক্তব্য পেশ করার জন্য দাঁড়ালেন এবং যথাযোগ্যভাবে আল্লাহর প্রশংসা করার পর বললেন, তোমাদের এসব ভাইয়েরা কৃষ্করী থেকে তাওবা করে (মুসলমান হওয়ার পর) আমাদের কাছে এসেছে। আমি তাদের কাছে তাদের বন্দীদেরকে প্রত্যপর্ণ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছি, যারা পবিত্রতা ও সৌজন্য পসন্দ কর তাদেরও এটাই করা উচিত। আর তোমাদের মধ্য থেকে যারা নিজের অংশ ঠিক রাখতে চাও তাদেরও উচিত তাদের অংশের বন্দীদেরকে মুক্ত করে দেয়া। এরপরে প্রথমেই আল্লাহ আমাকে যে ফাই দান করবেন তা থেকে আমি তাদের অংশ পূরণ করে দেব। একথা ভনে সবাই বলল, হে আল্লাহর রসুল ! আমরা তাদের জন্য এটাই (কোন বিনিময় ছাড়াই তাদের মুক্ত করে দেয়া) পসন্দ করলাম। রসূলুল্লাহ (স) বললেন, কিন্তু তোমাদের মধ্য থেকে কে সানন্দে অনুমতি দিল আর কে দিল না, তা যেহেতু আমি জানি না, অতএব তোমরা (নিজেদের তাঁবুতে) ফিরে যাও। এ ব্যাপারে নেতাগণ আমার সাথে কথা বলবেন। লোকেরা গিয়ে তাদের নেতাদের সাথে আলোচনা করলো। তারপর তারা রস্পুল্লাহ (স)-এর কাছে এসে জানাল, তারা এটি পসন্দ করে অনুমতি দান করেছে। মধ্যবর্তী বর্ণনাকারী যুহরী বলেন হাওয়াযেন গোত্রের বন্দীদের সম্পর্কে এ হাদীসটিই আমরা পেয়েছি।

٢٨٩٨ عَنْ رَهْدَمْ قَالَ كُنّا عِنْدَ أَبِي مُوسَلَى فَأْتِيَ نَكَرَ دَجَاجَةً وَعِنْدَهُ رَجُلُ مِنْ بَنِي تَيْمِ اللهِ اَحْمَرُ كَانّهُ مِنَ الْوَالِي فَدَعَاهُ لِلطَّعَامِ فَقَالَ انِّي رَايْتُهُ مِنَ الْكُلُ فَقَالَ هَلُمٌ فَلْأُحَدَّتُكُمْ عَنْ ذَلِكَ انِّي اَتَيْتُ لِا كُلُ شَيْئًا فَقَدْرَتُهُ فَحَلَفْتُ لاَ أَكُلُ فَقَالَ هَلُمٌ فَلْأُحَدَّتُكُمْ عَنْ ذَلِكَ انِّي اَتَيْتُ النّبِي فَيَالًا فَاللهِ لاَ آحُملُكُمْ وَالْتِي رَسُولُ الله عَنْ نَشْتَحْملُهُ فَقَالَ وَاللهِ لاَ آحُملُكُمْ وَمُاعِدي مَا الْحَملُكُمْ وَاتِي رَسُولُ الله عَنْ نَشْتَحْملُهُ فَقَالَ وَاللهِ لاَ آحُملُكُمْ وَاتِي رَسُولُ الله عَنْ نَشْتَحْملُهُ فَقَالَ وَاللهِ لاَ أَحْملُكُمْ وَاتِي رَسُولُ الله عَمْسُ نَوْدِ غُرِّ الذُّرَي فَلَمَّا إِنْطَلَقْنَا قُلْنَا مَاصِنَعَنَا الْاَشْعُرِيُونَى فَامَرَ لَنَا بِخَمْسُ نَوْدِ غُرِّ الذُّرَي فَلَمَّا إِنْطَلَقْنَا قُلْنَا مَاصِنَعَنَا لاَ يَبْعَلْ اللهِ عَمْلَكُمْ وَانِّي وَاللهِ انْ شَاءَ اللهُ لاَ تَحْملُنَا فَحَلَفْتَ أَنْ لاَ تَحْملُنَا فَحَلَيْتُ الله عَمْلَكُمْ وَانِّي وَاللهِ انْ شَاءَ الله لاَ الله عَمْلَكُمْ وَانِّي وَاللهِ انْ شَاءَ الله لاَ الله عَمْلَكُمْ وَانِي مَيْنِ فَارَى غَيْرَهَا خَيْرًا مَنْهَا الله حَملَكُمْ وَانِّي مُونَ فَيْرُ وَتَحلَّلْتَهَا الله لاَ الله عَملَكُمْ وَانِي مُولِ اللهِ انْ شَاءَ الله لاَ الله عَملَكُمْ وَانِّي مُونَ فَيْرُ وَتَحلَّلْتَهَا عَلَى يَمِينِ فَارَى غَيْرَهَا خَيْرًا مَنْهَا الاَ اللهِ عَملَكُمْ وَانِي مُونِ فَيْرُ وَيَحلَلْتَهَا عَلَيْهِ اللهِ وَملَا لَهُ الله وَالله وَلَا لَالله وَلَا لا الله عَملَكُمْ وَالله وَلَا الله وَلَا الله وَلَا لَا الله وَلَا الله وَلَمْ فَلَا لَا الله وَلَا الله وَلَا الله وَلَا الله وَلَا الله وَلَا الله وَلَا لَا الله وَلَا الله وَلَا لَا فَلَا الله وَلَا الله وَلَا الله وَلَا لَا الله وَلَا الله وَلَا الله وَلَا لَا الله وَلَا لَا الله وَلَا الله وَلَا الله وَلَا الله وَلَا الله وَلَا

ইত্যবসরে তার কাছে বড় এক প্লেট ভর্তি মুরগীর ভূনা গোশত আনা হল। বনী তায়েম গোত্রের লাল চেহারাবিশিষ্ট একটি লোকও সেখানে বসেছিল, যাকে দেখে মুক্ত ক্রীতদাস বলে মনে হচ্ছিল। তিনি তাকেও খাবার জন্য ডাকলেন। সে বলল, আমি ঐ জম্ভুকে পায়খানা খেতে দেখেছি এ জন্য তার গোশত খাওয়া পসন্দ করি না। আর আমি এর গোশত খাব না বলে শপথ করেছি। আবু মুসা বললেন, এসো, আমি তোমাকে এ বিষয়ে কিছু ওনাব। এক সময় আমি কিছুসংখ্যাক আশআরীর সাথে নবী (স)-এর নিকট সওয়ারী জন্ত চাইতে গিয়েছিলাম। তিনি বললেন, আল্লাহর শপথ আমার কাছে কোন সওয়ারী জন্তু নেই : আমি তোমাদেরকে কোন সওয়ারী জন্তু দিতে পারবো না। নবী (স)-এর নিকট গনীমাতের কিছু উট আনীত হলে তিনি আমাদেরকে তালাশ করলেন এবং বললেন, আশআরী গোত্রের লোকগুলো কোথায় 🖠 পরে তিনি আমাদেরকে শ্বেত কুঁজ (ঝুঁটি) বিশিষ্ট কয়েকটি উট প্রদান করলেন। আমরা দেখান থেকে রওয়ানা হয়ে পথিমধ্যে চিন্তা করলাম আমরা যা করেছি তজ্জন্য আমাদের কোন বরকত বা কল্যাণ হবে না। সূতরাং আমরা তাঁর নিকট [রস্লুল্লাহর (স)] ফিরে গিয়ে বল্লাম, আমরা আপনার কাছে সওয়ারী জন্তু প্রার্থনা করলে আপনি শপথ করে বললেন যে আপনি আমাদেরকে কোন সওয়ারী জন্ত দিতে পারবেন না। একথা কি আপনি বিশ্বত ইয়েছেন ? তিনি জবাব দিলেন, আমি তোমাদেরকে সওয়ারী জন্তু প্রদান করিনি : বরং আক্লাহ তোমাদেরকে সওয়ারী জন্তু প্রদান করেছেন। আল্লাহর কসম, ইনশাআল্লাহ আমি যখন কোন শপথ করি, আর তার বিপরীত কোন বস্তুকে তার চাইতে কল্যাণকর মনে করি তখন শপথ ভঙ্গ করে কল্যাণকর বস্তুকেই গ্রহণ করে থাকি।

٢٨٩٩ عَـنِ ابْن عُمرَ اَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ بَعْتُ سَرِيَّةٌ فَيْهَا عَبْدُ اللهِ بُنُ عُمرَ قَبِلَ نَجْدٍ فَغَنمُوْ ابِلاً كَثْيُراً فَكَانَتُ سِهَامُهُمُ اِثْنَى عَشَرَ بَعْيْراً اَوْ اَحَدَ عَشَرَ بَعْيْراً وَنَقُلُوا بَعْيْراً اَوْ اَحَدَ عَشَرَ بَعْيْراً وَنَقُلُوا بَعْيْراً اللهِ عَثْراً بَعْيْراً اللهِ عَثْراً اللهِ الل

২৮৯৯. ইবনে উমর (রা) থেকে বর্ণিত। রস্লুল্লাহ (স) একটি (খন্তযুদ্ধের) অভিযানের উদ্দেশ্যে নজদের দিকে একটি ক্ষুদ্র দল প্রেরণ করলেন। আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রা) তাতে ছিলেন। তারা গনীমাত হিসেবে বহুসংখ্যক উট হস্তগত করে ফিরে আসলেন এবং প্রত্যেকে নিজ অংশে বার অথবা এগারটি উট এবং অতিরিক্ত একটি করে উট লাভ করেছিলেন।

٢٩٠٠ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ يُنَقِّلُ بَعْضَ مَنْ يَّبْعَثَ مِنَ
 السَّرَايَا لاَنْفُسِهِمْ خَاصَّةً سَوْىٰ قَسْمِ عَامَّةٍ الْجَيْشِ ـ

২৯০০. ইবনে উমর (রা) থেকে বর্ণিত। রসূলুক্সাহ (স) খন্ড অভিযানে প্রেরিত কিছু সংখ্যক সৈনিককে বিশেষভাবে সাধারণ সৈনিকদের অংশ অপেক্ষা অতিরিক্ত কিছু গনীমাত প্রদান করতেন। 7٩.١ عَنْ آبِي مُوسَلَى قَالَ بَلَقَنَا مَخْرَجُ النَّبِيِّ عَنْ وَنَحْنُ بِالْيَعَنِ فَخَرَجْنَا مُهَاجِرِيْنَ الِيهِ آنَا وَاخْوَانِ لِي آنَا آصَغَرُهُمْ آحَدُهُمَا آبُو بُرْدَةَ وَالْاخْرُ آبُو مُهَاجِرِيْنَ الِيهِ آنَا وَآخَوَانِ لِي آنَا آصَغَرُهُمْ آحَدُهُمَا آبُو بُرْدَةَ وَالْاخْرُ آبُو رُهُم إِمَّا قَالَ فِي تُلاَثَةً وَخَمْسِيْنَ آوِ اثْنَيْنِ وَخَمْسِينَ رَجُلاَ مِنْ قُوْمَيْ فَرَكَبْنَا سَفَيْنَةً فَٱلْقَتْنَا سَفَيْنَتُنَا اللّي النَّجَاشِي بِالْحَبْشَةِ وَوَافَقْنَا جَعْفَرَ بَنْ آبِي طَالِبُ وَآصَحَابَهُ عِنْدَهُ فَقَالَ جَعْفَرُ انِ رَسُولَ الله عَنْ بَعْثَنَا هَاهُنَا وَآمَرَنَا بِالْاقَامَةِ فَاقَيْمُوا مَعَنَا فَاقَمْنَا مَعَهُ حَتَّى قَدِمْنَا جَمِيْعَافَوَافَقْنَا النّبِي وَآمَرَنَا بِالْاقَامَةِ فَاقَيْمُوا مَعَنَا فَاقَمْنَا مَعَهُ حَتَّى قَدِمْنَا جَمِيْعافَوافَقْنَا النّبِي وَآمَرَنَا بِالْاقَامَةِ فَاقَيْمُوا مَعَنَا فَاقَمْنَا مَعَهُ حَتَّى قَدِمْنَا جَمِيْعافَوافَقْنَا النّبِي وَآمَرَنَا بِالْاقَامَةِ فَاقَيْمُوا مَعْنَا فَاقَمْنَا مَعْهُ حَتَّى قَدِمْنَا جَمْلِعافَوافَقْنَا النّبِي وَآمَرَنَا بِالْاقَامَةِ فَاقَيْمُوا مَعْنَا فَاقَمْنَا مَعْهُ حَتَّى قَدَمْنَا جَمْنِ اللّهِ الْقَعْمَانَا مَنْ اللّهُ وَمَا قَسَمَ لَاحَدِ غَابَ عَنْ فَتَح خَيْبَرَ مِنْهَا شَيْئًا الاً لِمَنْ شَهِدَ مَعَهُ الِا الصَحَابِ سَفَيْنَتِنَا مَعَ جُعْفَرٍ وَاصَحَابِ قَسَمَ لَهُمْ مَعَهُمْ ـ وَاصَحَابِ قَسَمَ لَهُمْ مَعَهُمْ ـ

২৯০১. আরু মুসা (রা) থেকে বর্ণিত। আমরা ইয়ামানে থাকতেই নবী (স)-এর হিজরতের সংবাদ প্রাপ্ত হলাম। আমি ও আমার বড় দু'ভাই আবু বুরদাহ ও আবু রুহমও হিজরতের উদ্দেশ্যে বের হয়ে পড়লাম। আমি ছিলাম তাদের দু জনের ছোট। সর্বমোট আমার স্বগোত্রীয় পঞ্চাশের কিছু অধিক, অথবা তিপ্পানু অথবা বায়ানু জন লোক মুহাজির হিসেবে সেখান থেকে নবী (স)-এর উদ্দেশ্যে যাত্রা করলাম। আমরা একটি জাহাজে আরোহণ করলাম জাহাজটি আমাদেরকে নিয়ে নাজ্জাশীর রাজ্য হাবশার উপকৃলে নোঙর করণ। আমরা সেখানে জা'ফর ইবনে আবু তালিব ও তার সঙ্গীদের সঙ্গে মিলিত হলাম। জাফর বললেন ঃ নবী (স) আমাদেরকে এখানে প্রেরণ করেছেন এবং এখানেই অবস্থানের নির্দেশ দিয়েছেন। আপনারাও আমাদের সাথে অবস্থান করুন। সুতরাং আমরা তার সাথেই অবস্থান করলাম এবং পরবর্তী সময়ে সকলেই সেখান থেকে যাত্রা করে নবী (স)-এর সাথে মিলিত হলাম। তিনি তখন সবেমাত্র খায়বর জয় করে ফিরেছেন। তিনি আমাদেরকে (খায়বরের গনীমাতের সম্পদ হতে) অংশ প্রদান করলেন। যারা তাঁর সাথে খায়বরের যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেনি বা উক্ত খায়বর বিজয়ের সময় অনুপস্থিত থেকেছে, তিনি তাদেরকে খায়বরের গনীমাতের কোন অংশ প্রদান করেননি। তবে জাফর এবং তার সঙ্গীদের সাথে আমাদের জাহাজের আরোহীদেরকে এ যুদ্ধে অংশগ্রহণ না করা সত্ত্বেও তিনি এ যুদ্ধের গনীমাতের অংশ প্রদান করেছেন।

٢٩٠٢ – عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْ لَوْ قَدْ جَاعَنِي مَالُ الْبَحْرَيْنِ لَقَ لَهُ اللهِ عَنْ جَائِي مَالُ الْبَحْرَيْنِ لَعَلَمَا لَا اللهِ عَنْ النَّبِيِّ يَعَيْقُونَا فَلَمَ يَجِي حَتَّى قُبِضَ النَّبِيِّ يَعَيْقُلَمَا جَاءَ مَالُ أَلْ اللهِ عَنْدَ رَسُولُ اللهِ عَنْدُ وَعَدَةً اللهِ عَنْدَ رَسُولُ اللهِ عَنْدُ وَيْنُ أَوْ عِدَةً الْمُ

فَلْيَاتِنَا فَاتَيْتُهُ فَقُلْتُ اِنَّ رَسُوْلَ اللهِ عَلَى قَالَ لِي كَذَا وَكَذَا فَحَثَا لِي ثَلاَتًا وَجَعَلَ سُفْيَانُ يَحْثُونِ كِفَلْ بِكَفَّةٍ جَمِيْعًا ثُمَّ قَالَ لَنَا هِكَذَا قَالَ لَنَا إِبْنُ الْمُنْكَدِرِ وَقَالَ مَرَّةً فَاتَيْتُ سَالَتُكَ فَسَالَتُكَ فَسَالَتُكَ فَلَمْ يَعْطِنِي ثَمَّ اتَيْتُهُ الثَّالِثَةَ فَقُلْتُ سَالَتُكَ فَلَمْ تُعْطِنِي فَامَّا اَنْ تُعْطِينِي فَامَّا اَنْ تَعْطِينِي فَامَّا اَنْ تُعْطِينِي فَامَا اَنْ تَعْطِينِي فَامَا اللهُ وَانَا الرَيْدُ اَنْ وَامَا اللهُ اللهِ اللهِيمُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ ا

২৯০২. জাবের ইবনে আবদুল্লাহ (রা) বর্ণনা করেন, নবী (স) আমাকে বলেছিলেন, আমার কাছে বাহরাইনের সম্পদ আসলে আমি তোমাকে এতো এতো দিতাম। কিন্তু বাহরাইনের সম্পদ আসার পূর্বেই নবী (স) ইন্থিকাল করলেন। পরবর্তীকালে (আবু বাকরের খেলাফতকালে) বাহরাইনের সম্পদ আসলে আবু বাকর একজন ঘোষককে এ মর্মে ঘোষণা করতে নির্দেশ দিলেন যে, রস্পুল্লাহ (স)-এর নিকট যার কোন পাওনা আছে অথবা তিনি কাউকে প্রতিশ্রুতি দিয়ে পাকলে সে যেন আমার নিকট এসে (তা আদায় করে নেয়)। আমি (জাবের) তার কাছে গিয়ে বল্লাম, রস্লুল্লাহ (স) আমাকে এরপ এরপ বলেছিলেন। কাজেই তিনি (আবু বাকর) আমাকে তিনবার হাত ভরে দিলেন। সুফিয়ান এ হাদীস বর্ণনার সময় তার দু'হাতের তালুযুক্ত করে আমাদেরকে বলতেন, ইবনুল মুনকাদের এভাবে আমাদের কাছে ব্যক্ত করেছেন। মুররাহ বর্ণনা করেছেন, জাবের বলেন, আমি আবু বাকরের কাছে গিয়ে প্রার্থনা করলাম। তিনি আমাকে দিলেন না। আবার গেলাম, সেবারও কিছু দিলেন না। তৃতীয়বারে তাঁর কাছে গেলাম। এবারও তিনি কিছু দিলেন না। তখন আমি তাঁকে বললাম, আমি আপনার কাছে চাইলাম কিন্তু আপনি আমাকে দিলেন না। আবার চাইলাম, তখনও দিলেন না। তারপর চাইলাম, তবুও দিলেন না। এখন আবার বলছি, হয় দিন নয় অস্বীকার করুন। আবু বাকর (রা) বললেন, তুমি আমার অস্বীকার করার কথা বলছ। কিন্তু একবারও তো আমি অস্বীকার করিনি বরং আমি তোমাকে দিতেই ইচ্ছুক। সৃফিয়ান আমর ও মাহাম্মাদ ইবনে আলীর মাধ্যমে জাবের থেকে বর্ণনা করেন, আবু বাকর আমাকে দু'হাত ভরে দিয়ে বললেন, হুণে দেখ কত আছে ? আমি গুণে দেখলাম, পাঁচশত। সুতরাং আবু বাকর আমাকে বললেন, অনুরূপ আর দু'বার গ্রহণ কর। ইবনুল মুনকাদের বলেন, কুলণতার চাইতে বড় রোগ আর কি হতে পারে ?

٢٩٠٣ - عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ بَيْنُمَا رَسُوْلُ اللهِ عَنْ يَقْسِمُ غَنِيْمَةً بِاللهِ عَلْمَا اللهِ عَنْ يَمَةً بِاللهِ عَلَى اللهِ عَنْ اللهِ عَلْ اللهِ عَنْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَنْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَنْ اللهِ عَلَيْ عَلَا اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْكُولِ اللهِ عَلَيْكُولِي اللهِ عَلَيْكُولِ عَلْمُعَلِي عَلَيْكُولِ عَلِيْكُولِ عَلَيْكُولِ عَلَيْكُولِ عَلَيْكُولِ عَلَيْكُولِ عَلْمُو

২৯০৩. জাবের ইবনে আবদুল্লাহ (রা) বর্ণনা করেন, আল জুরানাহ নামক স্থানে রস্**লুল্লাহ** (স) গনীমাতের মাল বন্টন করার সময় এক ব্যক্তি বলে উঠলো, ইনসাফ করুন। (একথা ভনে) নবী (স) বললেন, যদি আমি ইনসাফ না করি তবে আমি বড়ই দুর্ভাগা।

২১৫- অনুচ্ছেদ ঃ মালে গনীমাতের পঞ্চমাশে গ্রহণ না করে বন্ধীদের ওপর নবী (স)-এর অনুগ্রহ।

٢٩٠٤ - عَنْ مُحَمَّد بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ آبِيهِ آنَّ النَّبِيِّ عَنْ أَسِلُونَ بَدْرٍ لَوْ كَانَ الْمُعِمُّ بَنُ عَدِيٍّ حَيَّاتُمَّ كُلُّمَنِي فِي هُولَاءِ النَّتَنَىٰ لَتَرَكْتُهُمْ لَهُ ـ

২৯০৪. মুহাম্মাদ ইবনে জুবায়ের ইবনে মৃত'এম (রা) তার পিতা থেকে বর্ণনা করেন, নবী (স) বদর যুদ্ধের বন্দীদের সম্পর্কে বলেছেন, যদি (আজ) মৃত'এম ইবনে আদী (যিনি কুফরী অবস্থায় মারা গিয়েছিলেন) জীবিত থাকত আর এসব হীন ব্যক্তিদের সম্পর্কে আমাকে বলত তাহলে তার কারণে আমি এদেরকে (মুক্তিপণ ছাড়াই) ছেড়ে দিতাম।৬১

২১৬-অনুছেদ ঃ খুমুস বা গনীমাতের এক-পঞ্চমাংশ বন্টন ইমাম বা রাষ্ট্রনেভার অধিকারভূক। তিনি ইচ্ছা করলে তাঁর নিকটান্তীয়দের কাউকে তা থেকে দিতে পারেন কিংবা নাও দিতে পারেন। কেননা নবী (স) খায়বরের গনীমাতের পঞ্চমাংশ থেকে বনী মুন্তালিব ও বনী হাশেমকে দিয়েছিলেন। উমার উবনে আবদুল আজিজ বলেন, নবী (স) সকল আন্তীয়কে সাধারণভাবে তা দেননি বা অভাবীকে বাদ দিয়ে নিজের নিকটান্ত্রীয়কে অগ্রাধিকার প্রদান করেননি। তিনি আন্তীয়দের দিয়েছিলেন, কারণ তারা অভাবের অভিযোগ করতো এবং কুরাইশ ও তাদের সহবোগীদের হাতে তাদের কট ভোগ করতে হয়েছিল।

٢٩٠٥ عَنْ جُبَيْرِ بْنُ مُطْعِمِ قَالَ مَشْيَتُ أَنَا وَعُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ إلى رَسُولِ الله ﷺ فَقُلْنَا يَا رَسُولَ الله الله الْعَلَيْتَ بَنِي الْمُطلِّبِ وَبَرَكْتَنَا وَنَحْنُ وَهُمْ مِنْكَ بِمَنْ زِلَةٍ وَاحِدَةٍ فَقَالَ رَسُولُ الله ﷺ أَعْمَا بَنُو الْمُطلِّبِ وَبَنُو هَاشِمِ شَيءٌ وَاحِدُ قَالَ اللَّيْثُ حَدَّثَنِي يُونُسُ وَزَادَ قَالَ جُبَيْرُ وَلَمْ يَقْسِمِ النَّبِي ﷺ لِبَنِي عَبْدِ شَمْسٍ وَلاَ لِبَنِي نَوْقَلِ وَقَالَ إِبْنُ اسْحَقَ عَبْدُ شَمْسٍ وَهَاشِمُ وَالْمُطلِّبُ اخْوَةً لِالْمُ وَأُمْهُمْ عَاتِكَةً بِثْتُ مُرَّةً وَكَانَ نَوْقَلُ اخَاهُمْ لِآبِيهِمْ .

৬১. কুরাইশরা হাশেমী ও মুজালবীদেরকে শে'বে আবু ডালিবে অবরুদ্ধ করে তাদের কাছে কোন বস্তু বিক্রি করবে না বা তাদের সাথে বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপন করবে না—এ মর্মে যে লিখিত চুক্তিপত্র সই করেছিল সেটিকে মুড'এম ইবলে আদী হিছে ফেলেছিলেন। এ জন্য নবী (স) তার কাজের বিনিময় এভাবে দিতে চেয়েছিলেন।

২৯০৫. জুবায়ের ইবনে মুত'এম (রা) বর্ণনা করেন, আমি এবং উসমান ইবনে আফফান রস্লুল্লাহ (স)-এর কাছে গিয়ে বললাম, হে আল্লাহর রস্ল ! আপনি গনীমাতের খুমুস বা পঞ্চমাংশ থেকে বনী মুন্তালিবকে প্রদান করলেন এবং আমাদেরকে বঞ্চিত করলেন অথচ আমরা ও তারা আপনার কাছে একই পর্যায়ের। একথা শুনে রস্লুল্লাহ (স) বললেন, হাঁ, বনু মুন্তালিব ও বনু হাশেম-এর মধ্যে আমার কাছে কোন পার্থক্য নেই। ৬২

২১৭-অনুচ্ছেদ ঃ যুদ্ধের ময়দানে নিহত শক্রুর নিকট থেকে হস্তগত সম্পদের পঞ্চমাংশ গ্রহণ না করা এবং কেউ কোন কাফেরকে হত্যা করলে নিহতের পরিত্যক্ত সম্প্রদ পঞ্চমাংশ প্রদান ব্যতীত তারই হবে। এ বিষয়ে ইমামের সিদ্ধান্তের বর্ণনা।

٢٩٠٦ عَنْ عَبْدِ الرَّحُمٰنِ بْنِ عَوْفِ قَالَ بَيْنَا أَنَا وَاقِفُ فِي الصَّفِّ يَـوْمَ وَكَانَا وَاقِفُ فِي الصَّفِّ يَـوْمَ وَلَا بَيْنَا أَنَا بِغُلَامَيْنِ مِـــنَ الْاَنْصَارِ حَدَيْتُ ـــة اَسْنَانُهُمَا تَمَنَّيْتُ أَنْ اَكُــوْنَ بَيْنَ اَضْلُع (اَصلَح) منهمَا فَغَمَزَنِي اَحَدُهُمَا فَقَالَ يَاعَمِّ هَلْ تَعْرِفُ اللهِ فِي وَالَّذِي نَفْسِي بَيْدِهِ لَئِنَ اَخْهُلُ اللهِ فِي وَالَّذِي نَفْسِي بَيْدِهِ لَئِنَ اللهِ فِي وَالَّذِي نَفْسِي بَيْدِهِ لَئِنَ رَايْتُهُ لاَيْفَارِقُ سَوَادِي حَتَّى يَمُونُ الْاَعْجَلُ مِنَّا فَتَعَجْبُتُ لِذَٰكَ فَغَمَزَنِي الْاَخْرُ رَايْتُهُ لاَيْفَارِقُ سَوَادِي حَتَّى يَمُونُ اللهِ فِي وَالَّذِي نَفْسِي بَيْدِهِ لَئِنَ وَالْخَرُ لَا فَيَالَ لِي مَنْلَهَا فَلَمْ اَنْفَيْلُ اللهِ فَيَ وَالْدَي مَنْلُهُ فَعَالَ اللهِ عَنْ النَّاسِ قَلْتُ اللهِ عَنْ النَّاسِ قَلْتُ اللهُ عَنْ النَّاسِ قَلْلُ اللهِ عَنْ الْمَعْدِلُولُ الله عَنْ النَّاسِ قَلْلُ كُلُّ اللهُ عَنْ النَّالُ اللهُ عَنْ النَّاسِ قَلْلُ لَكُمُ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ النَّاسِ قَلْلُ لَكُمُ اللهُ عَنْ الْمَالُولُ اللهِ عَنْ السَيْفِيْ وَالْكُلُ لَا فَقَالَ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ الْمَعُونُ وَكَانَا مُعَادَ بُنِ عَمْرِو بُنِ الْجَمُوحِ وَكَانَا مُعَادَ بُنَ عَمْرِو بُنِ الْجَمُوحِ وَكَانَا مُعَادَ بُنِ عَمْرِو بُنِ الْجَمُوحِ وَكَانَا مُعَادَ بُنِ عَمْرِو بُنِ الْجَمُوحِ وَكَانَا مُعَادَ بُنِ عَمْرو بُنِ الْجَمُوحِ وَكَانَا مُعَادَ بُنِ عَمْرو بُنِ الْجَمُوحِ وَكَانَا مُعَادَ بُنِ عَمْرو بُنِ الْجَمُوحِ اللْمَالُولُ اللهُ الل

২৯০৬. সালেহ ইবনে ইবরাহীম ইবনে আবদুর রহমান ইবনে আউফ (রা) তার পিতা এবং দাদা থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, বদর যুদ্ধের দিন আমি সৈন্যদের সারির মধ্যে দাঁড়িয়ে ডানে বামে দৃষ্টিপাত কর্মাম এবং আনসারদের দু জ্বন অল্পবয়ক্ষ তরুণকে দেখতে পেলাম। মনে মনে আকাঙ্খা পোষণ কর্মাম, যদি আমি তাদের উভয়ের পঞ্জরান্থির

৬২. লাইছ বলেন, ইউনুস জুবাইর থেকে আমার কাছে এতটুকু অতিরিক্ত বর্ণনা করেছেন যে, নবী (স) বনী আবদে শামস এবং বনী নওক্ষেশকে কোন অংশ দেননি। ইসহাক বর্ণনা করেন, আবদে শামস, হাশেম ও মুন্তালিব একই মায়ের সন্তান। তাদের মা ছিলেন আতেফাহ বিনতে মুররাহ। নওক্ষেশ ছিল তাদের বৈমাত্রেয় ভাই:

মধ্যে থাকতাম (অর্থাৎ যদি তাদের মতো উদ্দীপনাময় যুবক হতাম কিংবা এ অর্থে যদি আমি তাদের দুজনের মাঝখানে থাকতাম, তাহলে চরম বিপদের মুহূর্তে এই তরুণছয়কে সাহায্য করতে পারতাম)। ইতিমধ্যে তাদের একজন আমাকে ঝাঁকুনি দিয়ে বলদ, চাচাজান, আপনি কি আবু জেহেলকে চিনেন ? আমি বললাম, হা। তবে, তাকে তোমার কি দরকার বাবা ? সে বলল, আমি জানতে পেরেছি যে, সে রসূলুল্লাহ (স)-কে গালি দেয়। যার অধিকারে আমার প্রাণ, সেই মহান সন্তার শপথ করে বলছি, যদি আমি তাকে দেখতে পাই তাহলে আমাদের মধ্যে (আমার ও আবু জেহেল) যার মৃত্যু পূর্বে নির্ধারিত সে মৃত্যুবরণ না করা পর্যন্ত তার ও আমার দেহ পরস্পর বিচ্ছিনু হবে না। তার কথা ভনে আমি বিশ্বিত হলাম। ইতিমধ্যে অন্যজনও আমাকে ঝাঁকুনি দিয়ে এই একই কথা জিজ্জেস করল। পরক্ষণেই আমি আবু জেহেলকে লোকদের মধ্যে ঘুরতে দেখতে পেলাম। আমি বললাম, দেখ, তোমরা দু জন যার সম্পর্কে আমাকে জিজেন করে জানতে চাচ্ছিলে, সে ঐ ব্যক্তি। একথা শোনামাত্র তারা উভয়েই তরবারি হাতে দ্রুত গিয়ে তাকে আঘাত করল এবং হত্যা করে ফেলল এবং রস্লুল্লাহ (স)-এর কাছে ফিরে এসে তাকে অবহিত করল। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, তোমাদের মধ্যে কে তাকে হত্যা করেছে ? উভয়েই বলল, আমি তাকে হত্যা করেছি। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, তোমরা নিজ নিজ তরবারি মুছে ফেলেছ ? তারা বললো, না। সূতরাং নবী (স) তাদের তরবারী দেখে বললেন, তোমরা দু জনেই তাকে হত্যা করেছ। কিন্তু তার পরিত্যক্ত বস্তুগুলো মু'আয ইবনে আমর ইবনুল জামুহ পাবে। এ দু তরুণ ছিলেন, মু আয ইবনে 'আফরা এবং মু 'আয ইবনে 'আমর ইবনে জামুহ।

7٩٠٧ عَنْ أَبِي قَتَادَةً قَالَ خَرَجُنَا مَعَ رَسُوْلِ اللهِ عَنَى عَامَ حُنَيْنٍ فَلَمَا الْتَقِيْنَا كَانَتُ لِلْمُسْلِمِيْنَ جَوْلَةً فَرَايْتُ رَجُلاً مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ عَلاَ رَجُلاً مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ فَالسَّيْفِ عَلَى حَبلِ عَاتَقِهِ فَاسَّتَدَرْتُ حَتَّى الْمُسْتِفِ عَلَى حَبلِ عَاتَقِهِ فَالسَّنَدُرْتُ حَتَّى فَصَرَبْتُهُ بِالسَّيْفِ عَلَى حَبلِ عَاتَقِهِ فَالسَّنَيْ فَضَمَنَى ضَمَةً وَجَدْتُ مِنْهَا رِيْحَ الْوَتِ ثُمَّ اَدْرَكَهُ الْلوْتُ فَارْسَلْنِي فَالسَّنَيْ فَالسَّلْنِي فَالسَّلْنِي فَالسَّلْنِي فَالسَّلَانِي فَالسَّالِ النَّاسِ قَالَ اَمْرُ اللهِ ثُمَّ انَّ النَّاسَ رَجَعُوا فَلَحَقْتُ عُمَرَ ابْنُ الْخَطَابِ فَقُلْتُ مَابَالُ النَّاسِ قَالَ اَمْرُ اللهِ ثُمَّ انَّ النَّاسَ رَجَعُوا جَلَسَ النَّبِي بَيْنَةً فَلَهُ سَلَبُهُ فَقُمْتُ فَقُلْتُ مَنْ يَشْهَدُ لِى ثُمَّ جَلَسَتُ ثُمَّ قَالَ مَنْ قَتَلَ قَتْلِلاً لَهُ عَلَيْهِ بَيْنَةً فَلَهُ سَلَبُهُ فَقُمْتُ فَقُلْتُ مَنْ يَشْهَدُ لِى ثُمَّ جَلَسَتُ ثُمَّ قَالَ النَّالِئَةَ مِثْلُهُ فَقَالَ رَجُلُ صَدَقَ يَا رَسُولَ مَنْ يَشْهَدُ لِى ثُمَّ جَلَسْتُ ثُمَّ قَالَ النَّالِثَةَ مِثْلُهُ فَقَالَ رَجُلُ صَدَقَ يَا رَسُولَ فَقُلْتُ مَنْ يَشْهَدُ لِى ثُمَّ جَلَسْتُ ثُمَّ قَالَ النَّالِثَةَ مِثْلُهُ فَقَالَ رَجُلُ صَدَقَ يَا رَسُولَ اللهِ وَسَلَبُهُ عَنْدِي وَسَلَبُهُ عَنْدِي وَاللهُ وَرَسُولِهِ عِنْ يُعْطَلِكَ سَلَبُهُ وَرَسُولِهِ عَنْ يُعْطَلِكَ سَلَبُهُ الله وَسَلَبُهُ وَرَسُولِهِ عَنْ يُعْطَلِكَ سَلَبُهُ الله وَسَلَبُهُ وَرَسُولِهِ عَنْ يُعْطَلِكَ سَلَبُهُ اللّه وَيَعْفِلُ اللّه وَلَالُهُ وَرَسُولُهِ عَنْ يُعْطِلِكَ سَلَبُهُ اللّه وَلَا اللّه وَسَلَلْهُ وَرَسُولُهِ وَاللّه وَلَالَهُ وَرَسُولُه وَلَا اللّه وَسَلَبُهُ عَنْهُ لَا الله وَلَا الله وَلَالله وَرَسُولُه وَلَا الله وَلَا الله وَلَالَه وَلَوْلَا الله وَلَالَه وَلَا الله وَلَا الله وَلَا الله وَلَا اللّه وَلَا اللّه وَلَهُ فَقَالَ اللّه وَلَا الله وَلَا الله وَلَوْلُو الله وَلَيْكُولُوا الله وَلَا الله وَلَهُ الله وَلَلْكُولُولُولُهُ فَلَا الله وَلَا الله وَلَمُ الله وَلَا الله وَلَا اللّه وَلَا الله وَلَا الله وَلَا الله وَلَوْ الله وَلَا اللّه وَلَا الله وَلَمُ الله وَلَا اللّه وَلَا اللله

فَقَالَ النَّبِيُّ عَيْهِ صَدَقَ فَاعْطَاهُ فَبِعْتُ الدِّرْعَ فَابْتَعْتُ بِهِ مَخْرَفًا فِي بَنِي سَلَمَةَ فَانَّهُ لاَوَّلُ مَالٍ تَاتَّلْتُهُ فِي الْإِسْلاَمِ \_

২৯০৭. আবু কাতাদাহ (রা) বর্ণনা করেন, স্থনায়েনের যুদ্ধে আমরা নবী (স্)-এর সাথে অংশগ্রহণ করলাম। যখন আমরা শত্রুর সাথে যুদ্ধে লিপ্ত হলাম তখন মুসলমানদের মধ্যে পরাজয়ের লক্ষণ দৃষ্ট হল। এ সময় আমি দেখলাম, এক মুশরিক একজন মুসলমানকে কাবু করে তার বুকের ওপর বসে হত্যা করতে উদ্যত হয়েছে। আমি ঘুরে গিয়ে পেছন দিক থেকে তার কাঁধের ওপর তরবারির আঘাত করলাম। সে তখন (তাকে ছেড়ে দিয়ে) আমার দিকে অগ্রসর হল এবং আমাকে এমনভাবে চেপে ধরল যে, আমি মৃত্যুকে চাক্ষুষ দেখতে পেলাম। পরক্ষণেই সে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়লে আমাকে ছেড়ে দিল। অতপর উমর ইবনুল খাত্তাবের সাথে দেখা হলে আমি তাকে বললাম, লোকদের কি হয়েছে যে, এমনটি করল ? তিনি বললেন, আল্লাহর ফায়সালা। অতপর সবাই ফিরে আসলে নবী (স) বসে তাদেরকে বললেন, (আজ) কেউ কোন ব্যক্তিকে (কাফের) যদি হত্যা করে থাক এবং তার প্রমাণ থাকে, তবে নিহত ব্যক্তির পরিত্যক্ত বস্তু হত্যাকারীর। এ সময় আমি দাঁড়িয়ে বললাম, কেউ আমার পক্ষে প্রমাণ দেবে কি ? অতপর বসে পড়লাম। তিনি (স) আবার বললেন, (আজ) কেউ কোন (কাফের) ব্যক্তিকে যদি হত্যা করে থাকে, আর তার প্রমাণ থাকে তবে নিহত ব্যক্তির পরিত্যক্ত বস্তু হত্যাকারীর। আমি (এবারও) দাঁড়িয়ে বললাম, আমার পক্ষে প্রমাণ দেয়ার কেউ আছে कि ? একথা বলে আমি আবারও বসে পড়লাম। নবী (স) তৃতীয়বার একই কথা বললেন, আমি দাঁড়ালাম, নবী (স) বললেন, আবু কাতাদার্হ ! তোমার কি ? সুতরাং আমি আদ্যোপান্ত সমস্ত ঘটনা বর্ণনা করলাম, এ সময় এক ব্যক্তি বলে উঠলো, হে আল্লাহর রসূল ! সে সত্য কথাই বলেছে। তবে সেই নিহতের পরিত্যক্ত বস্তু আমার কাছে আছে। আর তা আমার কাছেই থাকার ব্যাপারে আপনি তাকে রাজি করিয়ে দিন। একথা শুনে আবু বর্কর সিদ্দিক বললেন, তা কখনও হতে পারে না। আল্লাহর সিংহ, যিনি আল্লাহ ও তাঁর রসূলের পক্ষ থেকে লড়াই করেছেন তার (হাতে নিহত ব্যক্তির পরিত্যক্ত বস্তু) তিনি (স) তোমাকে দিতে পারেন না । নবী (স) বললেন, আবু বকর ঠিকই বলেছে। সুতরাং তিনি (নিহত কাফেরের পরিত্যক্ত) বস্তুগুলো তাকেই (আবু কাতাদাহকে) প্রদান করলেন। আবু কাতাদাহ বলেন, (তার মধ্য থেকে) আমি লৌহ বর্মটি বিক্রি করে বনু সালামার একটি বাগান খরিদ করলাম। ইসলাম গ্রহণের পর এটিই আমার অর্জিত প্রথম সম্পদ ছিল।

২১৮-অনুচ্ছেদ ঃ দুর্বল ঈমানের মুসলমানদের হৃদয় জয়ের জন্য বা অন্যান্য লোকদেরকে উদ্দেশ্যমূলকভাবে খুমুস বা গনীমাতের পঞ্চমাংশ থেকে প্রদান করা। আবদুল্লাহ ইবনে জায়েদ নবী (স) থেকে এতদসংক্রান্ত হাদীস বর্ণনা করেছেন।

٢٩٠٨ - عَنْ حَكِيْمِ بَنِ حِزَامٍ قَالَ سَاَلْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ فَاعْطَانِي ثُمَّ سَاَلْتُهُ فَاعْطَانِي ثُمَّ سَاَلْتُهُ فَاعْطَانِي ثُمَّ اللهِ الْمَالِيَةُ فَالَ لِيْ يَاحَكِيْمُ إِنَّ هٰذَا الْإِلَا خَضِرُ حُلُونَا فَمَنْ اَخَذَهُ بِسِخَاوَةٍ

نَفْسُ بُوْرِكَ لَهُ فَيْهِ وَمَنْ آخَذَهُ بِآشَرَافِ نَفْسِ لَمْ يُبَارَكَ لَهُ فَيْهِ وَكَانَ كَالَّذِيْ يَاكُلُّ وَلاَ يَشْبَعُ وَالْيَدُ الْعَلْيَا خَيْرُ مِنَ الْيَدِ السَّفْلُى قَالَ حَكِيمُ فَقُلْتُ يَا رَسُولًا اللهِ وَالَّذِيْ بَعْنَكَ بِالْحَقِّ لاَ آرْزَأُ آحَدًا بَعْدَكَ شَيْئًا حَتِّى اُفَرِقَ الدَّنْيَا فَكَانَ ابُو بَكْرِ يَدْعُو حَكِيمًا لِيُعْطِيهُ الْعَطَّاءَ فَبَابِي آنْ يَقْبَلَ مِنهُ شَيْئًا ثُمَّ إِنَّ عُمَرَ ابُو بَعْ بَعْ لَا يَعْطِيهُ الْعَطَّاءَ فَبَابِي آنْ يَقْبَلَ مِنهُ شَيْئًا ثُمَّ إِنَّ عُمَرَ دَعَاهُ لِيُعْطِيهُ فَآبِي آنْ يَقْبَلَ مَنه شَيْئًا ثُمَّ إِنَّ عُمَرَ دَعَاهُ لِيُعْطِيهُ فَآبِي آنْ يَقْبَلَ فَقَالَ يَا مَعْشَرَ الْمُسْلِمِينَ آنِي آغُرِضُ عَلَيْهِ حَقَّهُ اللّهُ لَهُ مِنْ هَذَا الْفَي عِفْيَائِي آنْ يَاخُذُهُ فَلَمْ يَرْزَاحَكِيمُ آخَدًا مِنَ النَّي قَسَمَ اللهُ لَهُ مِنْ هَذَا الْفَي عِفْيَائِي آنْ يَاخُذُهُ فَلَمْ يَرُزَاحَكِيمُ آخَدًا مِنَ النَّي شَعْدَ النَّي شَحَدًى الْقَيْءِ فَيَالِي آنْ يَاخُذُهُ فَلَمْ يَرُزَاحَكِيمُ آخَدًا مِنَ النَّاسُ بَعْدَ النَّبِي الْمَالِي الْمُ لَلُهُ لَهُ مِنْ هَذَا الْفَي عِفْيَائِي آنْ يَاخُذُهُ فَلَمْ يَرُزَاحَكِيمُ آخَدًا مِنَ النَّاسُ بَعْدَ النَّبِي الْفَلَى عَلَى الْمُعْمَالُولُ يَا مُنْ يَاخُذُهُ اللّهُ لَهُ مِنْ هَذَا الْفَي عِلَى الْمَالُولُ يَا مُعْدَلُهُ مَنْ الْمُ لَالُهُ لَا الْمَالِي الْمَالُولُ يَا مُنْ يَاخُذُهُ لَمُ اللّهُ لِي الْمَعْمَالُ اللّهُ لَهُ مِنْ هَذَا الْفَي عَلَامُ يَا فَيْ الْمُ

২৯০৮. হাকীম ইবনে হিযাম (রা) বলেছেন, (এক সময়) আমি রসূলুল্লাহ (স)-এর নিকট (ফাই-এর অর্থ থেকে কিছু সম্পদ) চাইলে তিনি তা প্রদান করলেন। আমি আবার চাইলে তিনি আবারও প্রদান করলেন এবং আমাকে বললেন, হে হাকীম, এসব সম্পদ সুমিষ্ট ও ভরতাজা (খুবই লোভনীয়)। কেউ তা আন্তরিক ঔদার্যের সাথে (অর্থ-সম্পদের প্রতি বিশেষ কোন মোহ বা আকর্ষণ না রেখে) গ্রহণ করলে তাতে বরকত বা কল্যাণ দান করা হয়। আর কেউ তা স্বীয় প্রবৃত্তি ও আকাঙ্খা তৃপ্ত করার মানসে গ্রহণ করলে, তার সে সম্পদে বরকত বা কল্যাণ প্রদান করা হয় না। তার উদাহরণ হল, সেই ব্যক্তির ন্যায় যে খায় কিন্তু তৃপ্তি পায় না। (জেনে রাখো) ওপরের হাত নীচের হাতের চেয়ে উত্তম (দাতা গ্রহীতার চেয়ে উত্তম)। হাকীম বর্ণনা করেন, আমি তখন বললাম, হে আল্লাহর রসূল ! যিনি আপনাকে ন্যায় বিধান দিয়ে পাঠিয়েছেন, সেই মহান সন্তার শপথ করে বলছি, আপনার কাছে এ চাওয়ার পর দুনিয়া থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়া (সৃত্যুবরণ) পর্যন্ত আর কারো কাছেই কিছু প্রার্থনা করবো না। অতপর আবু বকর (রা) (তাঁর খেলাফতকালে) তাকে (অর্থ-সম্পদ) দেয়ার জন্য ডেকে পাঠাতেন। কিন্তু তিনি তাঁর নিকট থেকে কোন কিছু গ্রহণ করতে অস্বীকৃতি জানাতেন। পরবর্তী সময়ে উমর (রা) (তাঁর খেলাফতকালে) তাঁকে কিছু দেয়ার জন্য (একইভাবে) ডেকে পাঠিয়েছিলেন। কিন্তু তিনি তাঁর নিকট থেকেও কিছু গ্রহণ করতে অস্বীকার করেছিলেন। তাই তিনি (উমর মুসলমানদেরকে সম্বোধন করে) বললেন, হে মুসলমানেরা ! মহান ও সর্বশক্তিমান আল্লাহ এই ফাইয়ের অর্থ থেকে তাঁর জন্য যে হক নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন তা গ্রহণ করার জন্য আমি তার সামনে পেশ করছি, কিন্তু সে তা গ্রহণ করতে অস্বীকার করছে। বর্ণনাকারী বলেন, নবী (স)-এর কাছে চাওয়ার পর ওফাত পর্যন্ত হাকীম আর কোন মানুষের কাছে কিছু চাননি।

٢٩٠٩ عَنْ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَالَ يَا رَسُوْلَ اللَّهِ انَّهُ كَانَ عَلَىَّ اِعْتِكَافُ يَوْمِ فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَاَمْرَهُ اَنْ يَفِي بِهِ قَالَ وَاصَابَ عُمَرُ جَارِيَتَيْنِ مِنْ سَبْي حُنَيْنٍ فَى الْجَاهِلِيَّةِ فَامَرَهُ اَنْ يَفِي بِهِ قَالَ وَاصَابَ عُمَرُ جَارِيَتَيْنِ مِنْ سَبْي حُنَيْنٍ فَوَضَعَهُمَا فَيْ بَعْضِ بُيُوْتٍ مَكَّةٌ قَالَ فَمَنْ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ عَلَى سَبْي حُنَيْن

فَجَعَلُوا يَسْعَوْنَ فِي الْسِكِكِ فَقَالَ عُمَرُ يَاعَلُدَ اللهِ أَنْظُرُ مَا هَٰذَا فَقَالَ مَنَّ رَسُوْلُ اللهِ يَيْءَ عَلَى السَّبِي قَالَ اِذْهَبُ فَأَرْسِلِ الْجَارِيَتَيْنِ قَالَ نَافِعُ وَلَمْ يَعْتَمِرُ رَسُوْلُ اللهِ عِيْدَ اللهِ عَبْدِ اللهِ \_\_\_

২৯০৯. উমর ইবনে খাত্তাব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বললেন, হে আল্লাহর রস্ল ! জাহেলী যুগে আমি একদিনের এতেকাফ করার মানত করেছিলাম। নবী (স) তাকে তা আদায় করার নির্দেশ দিলেন। নাফে' বলেন, হুনায়েনের বন্দীদের মধ্য থেকে উমর অংশ হিসেবে দু'টি দাসী লাভ করলেন তাদেরকে মক্কার একটি বাড়িতে রেখে দিলেন। বর্ণনাকারী বলেন, অতপর রস্লুল্লাহ (স) হুনায়েনের বন্দীদের প্রতি অনুগ্রহ করে তাদেরকে মুক্ত করে দিলেন তারা পথেঘাটে চলাফেরা করতে থাকল। তা দেখে উমর (তাঁর পুর আবদুল্লাহকে) বললেন, আবদুল্লাহ, দেখো তো ব্যাপার কি ! আবদুল্লাহ বললেন, রস্লুল্লাহ (স) বন্দীদের প্রতি অনুগ্রহ করেছেন। (একথা ভনে) উমর (আবদুল্লাহকে) বললেন, তুমিও গিয়ে দাসী দু'জনকে মুক্ত করে দাও। নাফে' বর্ণনা করেছেন, রস্লুল্লাহ (স) জি'রানা থেকে উমরাহ করেনেন। যদি তিনি উমরাহ করতেন তবে তা আবদুল্লাহর অজ্ঞানা থাকতো না। ৬২

٢٩١٠ عَنْ عَمْرِو ابْنُ تَغْلِبَ قَالَ اعْطٰى رَسُولُ اللهِ ﷺ قَوْمًا وَمَنَعَ اخْرِيْنَ فَكَانَّهُمْ عَتَبُوا عَلَيهِ فَقَالَ انِّي اعْطِي قَوْمًا اخْافُ ظَلَعَهُمْ وَجَزَعَهُمْ وَاكِلُ اَقْوَامًا الله عَدَوْ عَلَيهِ فَقَالَ الله عَمْرُو بَنُ تَغلِبَ فَقَالَ عَمْرُو بَنُ تَغلِبَ فَقَالَ عَمْرُو بَنُ تَغلِبَ فَقَالَ عَمْرُو بَنُ تَغلِبَ الله عَمْرُو النّه عَمْرُ الْغَنَم ـ

২৯১০. আমর ইবনে তাগলিব (রা) বর্ণনা করেন, একদা রস্লুল্লাহ (স) গণীমাতের সম্পদ বন্টন করে কিছুসংখ্যক লোককে দিলেন এবং কিছুসংখ্যক লোককে দিলেন না। (যাদেরকে দিলেন না) তারা যেন তার ওপর মনঃক্ষুণু হল। সূতরাং নবী (স) বললেন, আমি কিছুসংখ্যক লোককে তাদের সত্য পথচ্যত ও অধৈর্য হওয়ার আশংকায় দিয়ে পাকি এবং কিছুসংখ্যক লোককে (না দিয়ে) তাদের হৃদয়ে আল্লাহ যে, কল্যাণ ও অভাববোধহীনতা দান করেছেন তৎপ্রতি তাদেরকে সমপর্ণ করে থাকি। (অর্থাৎ তাদেরকে না দিলেও তাদের হৃদয়ে যে কল্যাণ বা ঈমান এবং অভাববোধহীনতা আছে, তাই তাদেরকে আল্লাহর দীনের ওপর প্রতিষ্ঠিত রাখবে)। আমর ইবনে তাগলিবও এ ধরনেরই একজন লোক। (এ কারণে) আমর ইবনে তাগলিব বলতেন, রস্লুল্লাহ (স)-এর এ কথাটির বিনিময়ে যদি আমি অতি উত্তম সম্পদণ্ড লাভ করতাম তবুও তা আমার নিকট প্রিয় হতো না। ৬৩

৬২. গোটা হাদীসটির বিষয়বস্তুর সাথে সর্বশেষ কথাটির কোন সম্পর্ক আপাতদৃষ্টিতে খুঁঞ্জে পাওয়া যায় না। কিন্তু শেষাংশটুকু আসলে উদ্দেশ্যহীনভাবে সংযুক্ত করা হয়নি। ইমাম কিরমানীর মতে, নাফের এ কথাটি বলার উদ্দেশ্য হলো তিনি ইবনে উমরের নিকট থেকে হাদীসটি ভনেছেন এ কথা উল্লেখ করা।

৬৩. অন্য একটি সনদের মাধ্যমে আবু আছেম আমর ইবনে তাগদেব থেকে এতটুকু কথা অরিতিক্ত বর্ণনা করেছেন যে, রসৃদৃশ্লাহ (স)-এর কাছে কিছু অর্থ-সম্পদ ও বন্দী আনীত হলে তিনি তা উপরোক্তভাবে বন্টন করেছিলেন।

٢٩١١ – عَنْ اَنَسٍ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ اِنِّي اُعْطِى قُرَيْشًا اَتَالَّفُهُمْ لاَتَّهُمْ حَدِيْثُ عَهْدٍ بِجَاهِلِيَّةٍ \_

২৯১১. আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (স) বলেছেন, আমি কুরাইশদের হৃদয়কে ইসলা-মের প্রতি আকৃষ্ট করার জন্য (অর্থ-সম্পদ) দিয়ে থাকি। কেননা তারা সবেমাত্র জাহেলিয়াত (কুফর) পরিত্যাগ করেছে (ইসলাম গ্রহণ করেছে)।

٢٩١٢ – عَنْ اَنْسِ بْنِ مَالِكِ اَنَّ نَاسًا مِنَ الْاَنْصَارِ قَالُوا لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ حِيْنَ اَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ اَمْوَالِ هَوَازِنَ مَا اَفَاءَ فَطَفِقَ يُعْطِي رِجَالاً مِنْ قُرَيْشِ اَلْمَانَةَ مِنَ الْابِلِ فَقَالُوا يَغْفِرُ اللَّهُ لرَسُولَ اللَّهِ ﷺ يُعْطَى قُرَيْشًا ويَدَعُنَا وَسَيُّـوْفَتُنَا تَقَطُّرُ مِنْ دِمَائِهِمْ قَالَ اَنْسُ فَحَدَّثَ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ بِمَقَالَتِهِمْ فَارْسَــلَ إِلَى الْاَنْصَارِ فَجَمَعَهُمْ فَيْ قُبَّةٍ مِنْ اَدَم وَلَمْ يَدْعُ مَعَهُمْ اَحَدًا غَيْرَهُمْ فَلَمَّا إِجْتَمَعُوا جَائَهُمْ رَسُــوْلُ اللهِ ﷺ فَقَالَ مَا كَانَ حَدَيْثُ بِلَغَنِي عَنْكُم قَالَ لَهُ فُقَهَارُهُــمْ اَمَّا نَوْقُ أَرَائِنَا يَارَسُولُ اللَّهِ فَلَمْ يَقُولُواْ شَيْئًا وَاَمَّا أَنَاسٌ مِنَّا حَدَيْتُهُ اَسْبَنَانُهُم فَقَالُوا يَغْفِرُ اللَّهُ لِرَسُــــُولِ اللَّهِ ﷺ يُعْطِى قُرَيْشًا وَيُتَّرِكُ الْاَنْصَارَ وَسَيُوفُنَا تَقَطُّرُ مِنْ دِمَائِهِمْ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ انَّى وَيَتْرُكُ الْاَنْصَارَ وَسَيُوفَنَا تَقَطُّرُ مِنْ دِمَانِهِمْ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنِّي أَعْطِيْ رِجَالاً حَدِيْثُ عَهْدُهُمْ بِكُفْرِ آمَا تَرْضَوْنَ أَنْ يَذْهَبَ النَّاسُ بِالْآمُولِ وَتَرْجِعُونَ النَّى رِحَالِكُمْ بِرَسْلُولِ اللَّهِ ﷺ فَوَاللَّهُ مَا تَنْقَلِبُوْنَ بِهِ خَيْرُ مِمَّا يَنْقَلِبُونَ بِهِ قَالُواْ بَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ قَدْ رَضيْنَا فَقَالَ لَهُمْ اِنَّكُمْ سَتَرَوْنَ بَعْدِي أَثْرَةً شَدِيْدةً فَاصْبِرُوْا حَتِّى تَلْقُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ عَلَى الْحَوْضِ قَالَ انسُ فَلَمْ نَصْبِرْ ·

২৯১২. আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ আল্লাহ বিনা যুদ্ধে তাঁর রসূল (স)-কে হাওয়াযেন গোত্রের সম্পদরান্ধি (গনীমাত আকারে) হস্তগত করে দিলে তিনি তা থেকে কুরাইশদের কিছু লোককে একশ' করে উট প্রদান করতে থাকলেন। আনসারদের কিছু লোক বললো, আল্লাহ তাঁর রসূলকে ক্ষমা করুন, তিনি আমাদের না দিয়ে কুরাইশদেরকে প্রদান করছেন অথচ আমাদের তরবারি থেকে তাদের রক্ত এখনও ঝরছে। আনাস (রা)

বর্ণনা করেন, তাদের এ কথা রস্পুল্লাই (স)-কে জানানো হলে, তিনি (আনসারদের কাছে) লোক পাঠিয়ে আনসারদেরকে ডেকে এক চর্মনির্মিত তাঁবুর মধ্যে সমবেত করলেন। তাদেরকে ছাড়া আর কাউকে সেখানে ডাকলেন না। সকলে সমবেত হলে রস্লুল্লাহ (স) সেখানে গিয়ে বললেন, তোমাদের পক্ষ থেকে আমি এ কেমন কথা ভনতে পাচ্ছি ? আনসারদের নেতৃস্থানীয় (জ্ঞানী-গুণী) লোকেরা বললো, হে আল্লাহর রসূল ! আমাদের জ্ঞানী-বৃদ্ধিমান লোকেরা এমন কথা বলেনি। কিছু সংখ্যক অল্পবয়ন্ধ তরুণ বলেছে, আল্লাহ তার রসূলকে ক্ষমা করুন, তিনি আনসারদেরকে না দিয়ে কুরাইশদের প্রদান করছেন, অথচ আমাদের তরবারি থেকে তাদের শোণিত এখনও ঝরছে। (এ কথা ওনে) রসুদুল্লাই (স) বললেন, সবেমাত্র কৃষ্ণর ত্যাগ করেছে এমন কিছু লোককে আমি প্রদান করেছি। তোমরা কি এতে সন্তুষ্ট নও যে, এসব লোকে অর্থ-সম্পদ নিয়ে চলে যাক আর তোমরা আল্লাহর রসূলকে নিয়ে বাড়ি ফিরে যাও আল্লাহর শপথ, তোমরা যা নিয়ে ফিরে যাচ্ছ তা তারা যা নিয়ে ফিরে যাচ্ছে তার চাইতে উত্তম। আনসাররা সবাই বললো, হাঁ, হে আল্লাহর রসূল, আমরা এতেই সম্ভুষ্ট। অতপর তিনি বললেন, আমার পরে অচিরেই তোমরা মারাত্মক ধরনের স্বজনপ্রীতি ও পক্ষপাতিত্ব দেখতে পাবে। সেই সময় থেকে হাওযের ধারে আল্লাহ ও রস্তুলের সাক্ষাতপ্রাপ্তি পর্যন্ত সবর করবে। আনাস বলেন, আমরা কিন্তু সবর করতে সক্ষম হইনি।

٢٩١٣ - عَنْ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمِ أَنَّهُ بَيْنَا هُو مَعَ رَسُولِ اللهِ 
 قَ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمِ أَنَّهُ بَيْنَا هُو مَعَ رَسُولِ اللهِ 
 الْاَعْرَابُ يَسْأَلُونَهُ حَتَّى إِضْعَلَوُهُ اللهِ مُثْبِلاً مِنْ حُنَيْنِ عَلَقَتْ رَسُولُ اللهِ 
 الله عَنْ فَقَالَ آعْطُونِي رِدَائِي فَلَوْ كَانَ عَدَدُ هُذِهِ الْعَضَاهِ نَعَمًا لَقَسَمْتُهُ بَيْنَكُمْ ثُمَّ لاَتَجِدُونِي بِخَيْلاً وَلاَ كَذُوبًا وَلاَ جَبَانًا ـ عَدَدُ هُذِهِ الْعَضَاهِ نَعَمًا لَقَسَمْتُهُ بَيْنَكُمْ ثُمَّ لاَتَجِدُونِي بِخَيْلاً وَلاَ كَذُوبًا وَلاَ جَبَانًا ـ

২৯১৩. জুবায়ের ইবনে মুড'এম থেকে বর্ণিত। হুনায়েন থেকে ফিরবার সময় তিনি রস্লুল্লাহ সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে ছিলেন এবং আরো কিছু লোক তাঁর (স) সাথে ছিল। এক সময়ে পথে কিছু সংখ্যক গ্রাম্য আরব (বেদুঈন) রস্লুল্লাহ (স)-কে আকড়ে ধরে তাদেরকে কিছু দেয়ার জন্য আবদার করতে থাকল। এমন কি তাঁকে একটি বাবলা বৃক্ষের নীচে যেতে বাধ্য করলো। তারা তাঁর চাদরখানাও নিয়ে নিলো। রস্লুল্লাহ (স) সেখানে দাঁড়িয়ে থেকে বললেন, আমার চাদরখানা আমাকে দাও। আমার কাছে যদি এখন এই কাঁটা বৃক্ষণ্ডলোর সমসংখ্যক উট ও দুম্বা থাকতো, তাহলে সেগুলো আমি তোমাদের মধ্যে বন্টন করে দিতাম। তোমরা আমাকে কৃপণ স্বভাব, মিথ্যাচারী ও ভীরু কাপুরুষ হিসেবে পাবে না।

٢٩١٤ - عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكِ قَالَ كُنْتُ اَمْشِى مَعَ النَّبِيُّ ﷺ وَعَلَيْهِ بُرْدٌ نَجْرَانِيٌّ عَلَيْهِ بُرُدُ نَجْرَانِيٌّ عَلِيْطُ الْحَاشِيةِ فَادْرَكَهُ اَعْرَابِيٌّ فَجَذَبَهُ جَذَبَهُ شَدِيْدَةً حَتَّى نَظَرْتُ الِى صَفْحَةٍ

عَاتِقِ النَّبِيُّ عَنِهَ اَثَرَتْ بِهِ حَاشِيَةُ الرِّدَاءِ مِنْ شِدَّةٍ جَذَبَتِهِ ثُمَّ قَالَ مُرَلِيْ مِنْ مَالِ اللهِ الَّذِيْ عِنْدَكَ فَالْتَفَتَ الِّيْهِ فَضَحِكَ ثُمَّ اَمْرَ لَهُ بِعَطَّاءً ٟ ـ

২৯১৪. আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ আমি এক সময়ে নবী (স)-এর সাথে পথ চলছিলাম। সে সময় তাঁর গায়ে নাজরানে প্রস্তুত মোটা পাড় বিশিষ্ট চাদর ছিল। এই সময় একজন গ্রাম্য আরবের (বেদুঈন) সাথে তাঁর সাক্ষাত হলে লোকটি তাঁর চাদর ধরে হঠাৎ জোরে টান দিল, আমি দেখতে পেলাম জোরে টান দেয়ায় তাঁর কাঁধের ওপর চাদরের পাড়ের দাগ বসে গিয়েছে। তারপর লোকটি বলল, আল্লাহর যে সম্পদ আপনার কাছে আছে, তা থেকে আমাকে কিছু দেবার আদেশ দিন। একথা শুনেনবী (স) তার দিকে চেয়ে হাসলেন এবং তাকে কিছু দেবার জন্য আদেশ করলেন।

২৯১৫. আবদুল্লাহ থেকে বর্ণিত। নবী (স) হুনায়েনের যুদ্ধে প্রাপ্ত গনীমাতের মাল বন্টন কালে কিছু সংখ্যক লোককে অগ্রাধিকার দান করেন। তিনি আকরা ইবনে হাবেসকে একশ' উট প্রদান করেন এবং 'উয়াইনাকেও অনুরূপ দান করেন এবং আরবের গণ্যমান্য কিছু ব্যক্তিকে ঐদিন তিনি সম্পদ দান করার ব্যাপারে অগ্রাধিকার প্রদান করেন। এসব দেখে এক ব্যক্তি (মা'তাব ইবনে কাইশার নামক মুনাফিক) মন্তব্য করলো, আল্লাহর কসম, এ ধরনের বন্টনে কোন ইনসাফ করা হলো না এবং আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের প্রতি ভ্রুক্তেপ করা হলো না। আমি তাকে বললাম ঃ আল্লাহর শপথ, তুমি যা বললে সে সম্পর্কে নবী (স)-কে অবহিত করবো। সুতরাং আমি নবী (স)-কে জানালাম। তিনি বললেন, আল্লাহ এবং তার রসূল যদি ইনসাফ না করে থাকেন, তবে আর কে ইনসাফ করতে পারবে । আল্লাহ মুসার ওপর রহমত বর্ষণ করুন। তাঁকে এর চাইতেও বেশী কষ্ট দেয়া হয়েছিল; কিন্তু তিনি সবর করেছিলেন।

٢٩١٦ عَنْ اَسْمَاءَ بِنَةِ اَبِي بَكْرٍ قَالَتْ كُنْتُ اَنْقُلُ النَّوٰى مِنْ اَرْضِ الزَّبَيْرِ النَّبِي اَقَطَعَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَلَى رَأْسِي وَهِيَ مِنِّي عَلَى تَلْثَى فَرْسَخٍ وَقَالَ اَبُو ضَمْرَةَ عَنْ هِشَامٍ عَنْ اَبِيهِ اَنَّ النَّبِيُ عِنْ اَقَطَعَ الزَّبَيْرَ اَرْضًا مِنْ اَمْوَالِ بَنِي النَّبِيْ عَنْ النَّبِيْ .
 بَنِيْ النَّضِيْرِ ـ

২৯১৬. আসমা বিনতে আবু বকর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ রস্পুরাই (স) যুবাইরকে যে ভূমি খন্ড দান করেছিলেন সেখান থেকে আমি খেজুরের আঁটি মাথায় করে বহন করে আনতাম। আমাদের বাড়ি থেকে জায়গাটা এক ফারসাখের দু'তৃতীয়াংশ দূরত্বে অবস্থিত ছিলো। ৬৪ আবু যামরাহ! হিশাম এবং তার পিতা থেকে বর্ণনা করেছেন যে, বনী নুযায়েরের সম্পদ থেকে নবী (স) যুবাইরকে একখন্ড ভূমি প্রদান করেছিলেন।

٢٩١٧ - عَنِ ابْنِ عُمْرَ أَنَّ عُمْرَ بْنَ الْخَطَّابِ اَجْلَى الْيَهُوْدَ وَالنَّصَارَى مِنْ اَرْضِ الْحَجَازِ وَكَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَى أَمْلِ خَيْبَرَ ارَادَ اَنْ يُّخْرِجَ الْيَهُودَ مِنْهَا وَكَانَتِ الْاَرْضُ لَمَّا ظَهَرَ عَلَيْهَا لِلْيَهُودِ (للهِ) وَللرَّسُولِ وَلِلْمُسْلِمِيْنَ فَسَالَ الْيَهُودُ وَلَّهِ وَكَانَتِ الْاَرْضُ لَمَّا لَمَا ظَهَرَ عَلَيْهَا لِلْيَهُودِ (للهِ) وَللرَّسُولِ وَلِلْمُسْلِمِيْنَ فَسَالَ الْيَهُودُ وَلَّهِ وَكَانَتِ الْاَرْضُ لَلَّهُ اللهِ عَنَالَ اللهِ اللهِ عَنَالَ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ

২৯১৭. ইবনে উমর (রা) থেকে বর্ণিত। উমর ইবনুল খাতাব ইয়াহ্নদী ও খৃষ্টানদেরকে হেজায ভূমি হতে দেশান্তরিত করেছিলেন। রস্লুল্লাহ (স) খায়বারবাসীদের বিরুদ্ধে বিজয়ী হলে ইয়াহ্নদীদেরকে সেখান থেকে বহিলারের ইচ্ছা করেছিলেন। কেননা, বিজয় লাভের পর সে এলাকা আল্লাহ, তাঁর রসূল ও মুসলিমদের কর্তৃত্ব ও মালিকানাভুক্ত হয়ে পড়েছিল। মুতরাং ইয়াহ্নদীগণ নবী (স)-এর কাছে এই শর্তে সেখানে থাকার আবেদন জানালো যে, তারা ভূমিতে কাজ করবে এবং বিনিময়ে উৎপাদিত ফল ও সফলের অর্ধেক গ্রহণ করবে। তাই রস্লুল্লাহ (স) বললেন, এই শর্তে আমরা তোমাদেরকে যতদিন ইচ্ছা থাকতে দেব। উমর তার খেলাফত কালে তাদেরকে উচ্ছেদ করে তাইমা ও আরীহাতে প্রেরণ না করা পর্যন্ত তারা সেখানেই অবস্থান করেছিল।

২১৯-অনুচ্ছেদ ঃ যুদ্ধের ময়দানে খাদাদ্রব্য প্রাপ্ত হওয়া ও তার হকুম।

٢٩١٨ – عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُغَفَّلِ قَالَ كُنَّا مُجَاصِرِيْنَ قَصْرَ خَيْبَرَ فَرَمَٰى انْسَانُ بِجِرَابٍ فِيْهِ شَحْمٌ فَنَزَوْتُ لِإَخْذِهُ فَالْتَفَتُّ فَانِا النَّبِيُّ ﷺ فَاسْتَحْيَبْتُ مَنْهُ -

২৯১৮. মুগাফ্ফাল (রা) থেকে বর্ণিত। আমরা খায়বারের দুর্গ অবরোধ করে থাকাকালে এক ব্যক্তি চর্বি ভর্তি একটি থলে নিক্ষেপ করলে আমি ছুটে তা ধরতে গেলাম। কিন্তু তাকিয়ে নবী (স)-কে দেখতে পেয়েই লক্ষিত হলাম।

৬৪. এক ফারসাখ প্রায় তিন মাইল বা সাড়ে চার কিলোমিটারের সমান। অর্থাৎ হযরত যুবাইরের ক্ষেত্রটি ছিল তাঁর বাড়ি থেকে প্রায় তিন কিলোমিটার দূরে অবস্থিত। –সম্পাদক

٢٩١٩ - عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ كُنَّا نُصِيبُ فِي مَغَازِيْنَا الْعَسَلَ وَالْعِنَبَ فَنَاكُلُهُ وَلاَ لَوْ مَنَاكُلُهُ وَلاً لَوْ مَنَاكُلُهُ وَلاَ لَا مُنَاكُلُهُ وَلاَ لَا مُنَاكُلُهُ وَلاَ لَا مُنَاكُلُهُ وَلاَ لَا مُنْ فَعُهُ ـ

২৯১৯. ইবনে উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ যুদ্ধকাদীন সময়ে আমরা মধু বা আঙ্কুর পেতাম কিন্তু তা জমা করে না রেখে খেয়ে ফেলতাম।

٢٩٢- عَنْ إِبْنِ أَبِي أَوْفَى يَقُولُ أَصَابَتْنَا مَجَاعَةُ لَيَالِى خَيْبَرَ فَلَمَّا كَانَ يَوْمُ خَيْبَرَ وَقَعْنَا فِي الْحُمُرِ الْاَهْلِيَّةِ فَانْتَحَرْنَاهَا فَلَمَّا غَلَتِ الْقُدُورُ نَادٰى مُنَادِى رَسُولِ لَيْهِمُ اللهِ عَبِّ اللهِ عَبْدُ اللهِ فَقُلْنَا اللهِ عَبْدُ اللهِ فَقُلْنَا لَهُ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَبْدُ اللهِ فَقُلْنَا لَهُ اللهِ عَبْدُ اللهِ فَقَلْنَا لَهُ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَبْدُ اللهِ فَقَلْنَا لَهُ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهَالهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهَا اللهِ اللهِلْمُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِل

২৯২০. ইবনে আবু আওফা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ খায়বরের যুদ্ধকালীন সময়ের রাতগুলোতে আমরা ভীষণভাবে ক্ষুধার কষ্ট ভোগ করেছি। শেষ পর্যন্ত খায়বর যুদ্ধের দিন আমরা গৃহপালিত গাধাগুলো যবেহ করতে বাধ্য হলাম। ডেকচিতে গোশত যখন টগবগ করে ফুটছে তখন রসূলুল্লাহ (স)-এর পক্ষ থেকে একজন ঘোষক ঘোষণা করলো, (তোমরা ডেকচি উলটিয়ে) সমস্ত গোশত ফেলে দাও। পালিত গাধার সামান্য গোশতও ভক্ষণ করো না। আমরা তখন বলাবলি করতে লাগলাম যে, গৃহপালিত গাধার গোশত নবী (স) এ জন্য নিষিদ্ধ করেছেন যে, তা থেকে পঞ্চমাংশ আলাদা করা হয়নি। অন্যরা বললো, আল্লাহ তা হারাম করে দিয়েছেন। আমি সাঈদ ইবনে জুবাইরকে জিজ্ঞেস করলে, তিনি বললেন, আল্লাহ পালিত গাধার গোশত স্থায়ীভাবে হারাম করে দিয়েছেন।

২২০-অনুচ্ছেদ ঃ যিমী বা অমুসলিম সংখ্যালঘুদের থেকে যিজিয়া গ্রহণ এবং হরবী বা যুদ্ধরত অমুসলিমদের সাথে চুক্তিবদ্ধ হওয়া।

মহান আল্লাহর বাণীঃ

قَاتِلُوْا الَّذِيْنَ لاَيُوْمِنُوْنَ بِاللَّهِ وَلاَ بِالْيَوْمِ الْأَخِرِ وَلاَ يُحَرِّمُوْنَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُوْلُهُ وَلاَ يَدِيَنُوْنَ دِيْنَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِيْنَ اُوْتُوْا الْكِتَابَ حَتِّى يُعْطُوْا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرَّوْنَ ـ (التوبة ـ ٢٩)

"আহলে কিতাবদের মধ্য থেকে যারা আল্লাহ ও আখেরাতের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে না, আল্লাহ ও তাঁর রসৃল যে জিনিস যা হারাম করেছেন তা হারাম বলে গ্রহণ করে না এবং দীনে হক বা ইসলামী জীবন বিধান গ্রহণ করছে না তাদের বিরুদ্ধে লড়াই করো যতক্ষণ না তারা নত হয়ে স্বহন্তে জিযিয়া প্রদান করে।" (তাওবা ৪ ২৯)

ইয়াক্দী, খৃষ্টান, অগ্নিপৃজক ও অনারব (অমুসলিমদের) থেকে জিযিয়া গ্রহণের জন্য এ আরাতে নির্দেশ প্রদান করা হয়েছে। 'উয়াইনা ইবনে আবু নাজীহ থেকে বর্ণনা করেছেন, আমি মুজাহিদকে জিজেস করলাম, সিরিয়ার আহলি কিতাবদের নিকট থেকে মাথাপিছু চার দিনার এবং ইয়ামানের আহলি কিতাবদের নিকট থেকে মাথাপিছু এক দিনার জিযিয়া আদায় করা হয়, এর কারণ কি ? তিনি বললেন, প্রাচুর্য ও সমৃদ্ধি এবং বিত্তের তারমম্যের দিকটি বিবেচনা করে এটা করা হয়েছে।

٢٩٢١ - عَنْ عَمْرِو بْنِ دَيْنَارِ قَالَ كُنْتُ جَالِسًا مَعَ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ وَعَمْرِو بْنِ اَوْسٍ فَحَدَّتُهُمَا بِجَالَةُ سَنَةَ سَبْعَيْنَ عَام حَجَّ مُصْعَبُ بْنُ الزَّبَيْرِ بِاَهْلِ الْبَصَـرَةِ عِنْدَ دَرَجٍ فَحَدَّتُهُمَا بِجَالَةُ سَنَةً سَبْعَيْنَ عَام حَجَّ مُصْعَبُ بْنُ الزَّبَيْرِ بِاَهْلِ الْبَصَـرَةِ عِنْدَ دَرَجٍ زَمْرَمَ قَالَ كُنْتُ كَاتِبًا لِجَنْء بْنِ مُعَاوِيّة عَمَّ الاَحْنَف فَاتَانَا كِتَابُ عُمْرَ بْنِ مُعَاوِية الْخَطَّابِ قَبْلَ مَوْتِه بِسِنَة فَرِّقُوا بَيْنَ كُلِّ ذِي مَحْرَمٍ مِنَ الْمَجُوسِ وَلَمْ يَكُنْ عُمْرُ اللّهِ الْخَوْلِ وَلَمْ يَكُنْ عُمْرُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ مَنْ الْمَجُوسِ مَتَى شَهِدَ عَبْدَ الرّحَمْنِ بْنُ عَوْفٍ أَنَّ رَسُولَ اللّهِ اللّهِ الْحَدْدَ الْجَرْيَة مِنَ الْمَجُوسِ مَتَى شَهِدَ عَبْدَ الرّحَمْنِ بْنُ عَوْفٍ أَنَّ رَسُولَ اللّهِ اللّهِ الْحَدْدَ الْمَرْدِيّة مِنْ الْمَجُوسِ هَجَرَ ـ

২৯২১. উমর ইবনে দীনার থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ আমি জাবের ইবনে যায়েদ এবং আমর ইবনে আওসের সাথে বসেছিলাম। বাজালাহ তাঁদের দৃ' জনের কাছে হাদীস বর্ণনা করেন ঃ সত্তর হিজরী সনের যে বছর মুসআব ইবনে যুবায়ের বসরাবাসীদের সাথে হজ্জ সমাপন করেছিলেন, সেই বছর বাজালাহ যমযম কৃপের সিঁড়ির পাশে (দাঁড়িয়ে) বলেন, আমি আহনাফের চাচা জায্য়ি ইবনে মু'আবিয়ার সেক্রেটারী ছিলাম। উমর ইবনে খাত্তাবের ইন্তিকালের একবছর পূর্বে আমরা তাঁর একটি পত্র পেলাম, তাতে নির্দেশ ছিল ঃ অগ্নিপৃজকদের মধ্যে মাহরাম আত্মিয়ের সাথে বিবাহিত দম্পতি থাকলে তাদের মধ্যে বিচ্ছেদ করে দাও। উমর অগ্নিপৃজকদের থেকে জিযিয়া নিতেন না। তবে আবদুর রহমান ইবনে আওফ যখন সাক্ষ্য দিলেন যে, রস্লুল্লাহ (স) হাজর নামক জায়গার অগ্নিপৃজকদের থেকে জিযিয়া নিতে থাকেন।

٢٩٢٢ عَنْ عَمْرِو بَنِ عَوْفِ ٱلآنْصَارِيِّ وَهُو حَلَيْفُ لَبَنِي عَامِر بَنِ أُوْيٌ وَكَانَ شَهِدَ بَدْرًا اَخْبَرَهُ اَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ بَعَثَ أَبًا عُبَيْدَةَ بَنَ الْجَرَّاحِ الِّي الْبَحْرَيْنِ يَاتِي بِجِزْيَتِهَا وَكَانَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ هُوَ صَالِحٌ آهُلَ الْبَحْرَيْنِ وَاَمَّرَ عَلَيْهِمُ يَاتِي بِجِزْيَتِهَا وَكَانَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ هُوَ صَالِحٌ آهُلَ الْبَحْرَيْنِ وَاَمَّرَ عَلَيْهِمُ الْعَلاءَ بَنَ الْجَحْرَيْنِ فَسَمَعَتِ الْاَنْصَارُ بِقِدُوم اَبِي عُبَيْدَة فَوَافَتْ صَلاَة الصَّبُحِ مَعَ النَّبِيِ ﷺ فَلَمَّا صَلَّى بِهِمُ الْفَجْرَ

إِنْصَرَفَ فَتَعَرَّضُوْالَهُ فَتَبَسَمَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ حَيْنَ رَاهُمْ وَقَالَ اَظُنَّكُم قَدْ سَمَعْتُمْ
اَنَّ اَبَا عُبَيْدَةَ جَاءً بِشَيءٍ قَالُـوْا اَجَل يَارَسُولَ اللهِ قَالَ فَاَبشِـرُوْا وَاَمَّلُوا مَا
يَسُرُّكُمْ فَوَاللهِ لاَ الْفَقْرَ اَخْشٰى عَلَيْكُم وَلَكِنْ اَخْشْـي عَلَيْكُم اَنْ تُبسَطَ عَلَيْكُمُ
الدِّنْيَا كَمَا يُسَطِتُ عَلَى مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ فَتَنَافَسُوْهَا كَمَا تَنَافَسُوْهَا وَتُهْلِكُكُمْ
كَمَا اَهْلَكُتُهُمْ ـ

২৯২২. বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী বনী আমর ইবনে লুয়াই গোত্রের মিত্র আমর ইবনে আওফ আনসারী (রা) থেকে বর্ণিত। রস্লুল্লাহ (স) জিয়িয়া আদায় করে আনার জন্য আবু উবায়দাহ ইবনে জাররাহকে বাহরাইনে প্রেরণ করলেন। নবী (স) বাহরাইনবাসীদের সাথে চুক্তিবদ্ধ হয়েছিলেন। আবু উবায়দাহ বাহরাইন থেকে আদায়কৃত জিয়িয়ার অর্থ নিয়ে ফিরে আসলে আনসারগণ তার আগমন সংবাদ শুনে নবী (স)-এর সাথে ফজরের নামায আদায় করলেন। তাদের সাথে নামায আদায়ের পর নবী (স) যখন ফিরে চললেন, সেই সময় আনসারগণ তার সামনে এসে দাঁড়ালেন। রস্লুল্লাহ (স) তাদের দেখে মুচকি হেসে ফেললেন এবং বললেন, আমার মনে হয়, তোমরা শুনেছো যে, আবু উবায়দাহ কিছু অর্থ নিয়ে ফিরে এসেছে । সবাই বললেন, হাঁ, হে আল্লাহর রস্ল । তিনি বললেন, খুণীর সংবাদ গ্রহণ কর এবং খুশী হওয়ার মত বিষয়ের আশা রাখ। আল্লাহর শপথ । আমি তোমাদের ব্যাপারে দৈন্য ও দারিদ্রের ভয় করি না, বরং তোমাদের ব্যাপারে আমার আশংকা হয় যে, তোমাদের জন্য পৃথিবীকে তেমনি সম্ভল করে দেয়া হবে যেমন তোমাদের পূর্ববর্তী লোকদের প্রতি করা হয়েছিল এবং তারা যেমন পৃথিবীর মোহে আসক্ত হয়ে ধ্বংস হয়েছিল তোমারাও তেমনিভাবে ধ্বংস হয়ে যাবে।

٢٩٢٣ - عَنْ جُبَيْرِ بَنِ حَيَّةً قَالَ بَعَثَ عُمَرُ النَّاسَ فِي اَفْنَاءِ الْاَمْصَار يُقَاتِلُونَ الْمُشْرِكِيْنَ فَاسْلَمَ الْهُرْمُزَانُ فَقَالَ انِي مُسْتَشْيِرُكَ فِي مَغَانِيٌ هٰذِهٖ قَالَ نَعَمُ مَثَلُهَا وَمَثَلُ مَنْ فَيْهَا مِنَ النَّاسِ مِنْ عَدُوُ الْمُسْلِمِيْنَ مَثَلُ طَائِرٍ لَهُ رَاْسَ وَا وَهُ جَنَاحَانِ وَلَهُ رِجْلَانِ فَانَ كُسْرَ اَحَدُ الْجَنَاحَيْنِ نَهَضَتِ الرِّجْلانِ بِجَنَاحٍ وَالرَّاسُ فَانِ كُسرِ الْجَنَاحُ الْاخْرُ نَهَضَتِ الرِّجْلانِ وَالرَّاسُ وَإِنْ شُدِخَ الرَّاسُ دَهَبَتِ الرِّجْلانِ وَالرَّاسُ وَإِنْ شُدِخَ الرَّاسُ دَهَبَتِ الرِّجْلانِ وَالرَّاسُ وَإِنْ شُدِخَ الرَّاسُ دَهَبَتِ الرِّجْلانِ وَالْوَاسُ وَإِنْ شُدِخَ الرَّاسُ دَهَبَتِ الرِّجْلانِ وَالْجَنَاحُ الْاحْرُ وَالْجَنَاحُ الْاحْرُ وَالْجَنَاحُ الْاحْرُ وَالْجَنَاحُ الْاحْرُ وَالْجَنَاحُ الْاحْرُ وَالْجَنَاحُ الْاحْرُ وَالْرَاسُ فَالرَّاسُ كَسْرَى وَالْجَنَاحُ وَيَادُ حَمْيِعًا عَنْ جُبَيْرِ فَالرَّاسُ فَمُر الْمُسْلِمِيْنَ فَلْيَنْفِرُوا الِي كَشِرَى \* وَقَالَ بَكُرُّ وَذِيَادُ حَمْيِعًا عَنْ جُبَيْرِ فَالرَّاسُ مَمْرُ الْمُسْلِمِيْنَ فَلْيَنْفِرُوا الِي كَشِرَى \* وَقَالَ بَكُرُّ وَذِيَادُ حَمْيُعًا عَنْ جُبَيْرِ بَنَ مُقَرِّنٍ حَتَّى اذِنَا كُنَّ الْمُو اللَّا الْمُعْمَانَ بْنَ مُقَرِّنٍ حَتِّى اذِا كُنَّا بِأَرْضِ بَنَ مُقَرِّنٍ حَتِّى اذِا كُنَّ الْمُرْنِ وَتَى الْوَالَ الْمُعْمَانَ بْنَ مُقَرِّنٍ حَتِّى اذِا كُنَّا بَارْصَ

الْعَدوّ وَخَرَجَ عَلَيْنَا عَامِلُ كِسْرِى فِى اَرْبَعِيْنَ الْفَا فَقَامَ تَرْجُمَانٌ فَقَالَ لِيُكِلِّمْنِي رَجُلُ مِّنْكُمْ فَقَالَ الْغَيْرَةُ سَلَ عَمَّا شَئْتَ قَالَ مَاانَتُمْ قَالَ نَحْنُ النّاسُ مِنَ الْعَرَبِ كُنّا فِى شَقَاء شَديْد وَبَلاَء شَديْد نَمْ لَا الْجَلْدَ وَالنّوى مِنَ الْجُوْعِ وَنَلْبَسُ الْعَرَبِ كُنّا فِى شَقَاء شَديْد وَبَلاَء شَديْد نَمْ لَا الْجَلْدَ وَالنّوى مِنَ الْجُوْعِ وَنَلْبَسُ الْوَبَرَ وَالشّعْرَ وَنَعْبُدُ الشّجَرَ وَالْحُجَرُ فَبَيْنَا نَحْنُ كَذٰلِكَ اذْ بَعَثَ رَبّ السّمَاوات وَرَبّ الْاللّهُ مَنْ اللّهُ مَلْكُولُ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَلّهُ اللّهُ مَنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ اللّهُ مِنْ اللّهُ اللّهُ مِنْ اللّهُ اللّهُ مِنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّه

২৯২৩. জুবায়ের ইবনে হাইয়াহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ (স্বীয় খেলাফতকালে) উমর (রা) মুশরিকদের বিরুদ্ধে লড়াই করার জন্য বিভিন্ন দেশ ও এলাকায় সেনাবাহিনী প্রেরণ করতে শুরু করলেন। (এমনিভাবে এক সময়) হরমুযান ইসলাম গ্রহণ করলো। উমর (রা) তাকে বললেন, আমি এসব যুদ্ধসংক্রান্ত ব্যাপারে আপনার পরামর্শ চাই। হরমুযান বললেন, বেশ (ঠিক আছে) তবে ভনুন, ঐসব দেশ ও এলাকাগুলোতে মুসলমানদের যেসব শক্র অবস্থান করে তাদের উদাহরণ এমন পাখী—যার একটি মাথা, দু'টি ডানা ও দু'টি পা আছে। যদি তার একটি ডানা চূর্ণ করে দেয়া হয় তাহলে একটি ডানা ও মাথা নিয়ে দু'টি পায়ের ওপর ভর করে দাঁড়িয়ে থাকবে। যদি অপর ডানাটিও চুর্ণ করে দেয়া হয় তবে মাথা নিয়ে পদযুগলের ওপর ভর করে দাঁড়িয়ে থাকবে। কিন্তু যদি মস্তক চূর্ণ করে দেয়া হয় তবে ডানা ও পদযুগল এবং মাথা অকেজো হয়ে যাবে (শক্তি নিঃশেষ হয়ে যাবে)। পারস্য সমাট কিসরা হল মাথা, একটি ডানা রোমীয় সমাট কায়সার এবং অপর ডানাটি হল পারস্য সমাজা। অতএব আপনি পারস্য স্মাট কিসরার বিরুদ্ধে মুসলমানদের যুদ্ধ প্রস্তুতি নিতে আদেশ দান করুন। বকর ও জিয়াদ উভয়েই জুবায়ের ইবনে হাইয়াহ থেকে বর্ণনা করেছেন। অতপর উমর (রা) আমাদেরকে ডেকে সেনাবাহিনী গঠন করলেন এবং নুমান ইবনে মুকাররেনকে সেনাধ্যক্ষ নিযুক্ত করলেন। (পরে অভিযান ব্যাপদেশে) আমরা শত্রু এলাকায় পৌছে গেলে পারস্য সম্রাটের প্রতিনিধিও চল্লিশ হাজার সৈন্য নিয়ে অগ্রসর হলো। (যুদ্ধের প্রাক্কালে) তাদের একজন দোভাষী দাঁড়িয়ে বলল আপনাদের কেউ আমার সাথে কিছু কথা বলুন। মুগীরাহ ইবনে শোবা বললেন, যা খুশী

জিজ্ঞেস করুন। দোভাষী বললেন, আপনাদের পরিচয় কি 🤈 মুগীরাহ জবাব দিলেন ঃ আমরা আরবের অধিবাসী কিছু শোক। আমরা অতি কষ্টে দিনাতিপাত করতাম ও সাংঘাতিকভাবে বিপদগ্রন্ত ছিলাম। জঠর জ্বালায় আমরা তকনো চামড়া ও খেজুরের আঁটি চুষে খেতাম, পশম ও লোমের মোটা কাপড় পরতাম এবং গাছ ও পাথরের পূজা করতাম। এ অবস্থায় পৃথিবী ও আকাশের মহান প্রভু আমাদের মধ্য হতেই আমাদের জন্য একজন নবী পাঠালেন যাঁর পিতা-মাতা ও বংশ পরিচয় আমরা জানি। আমাদের সেই নবী ও আল্লাহর রসূল আমাদেরকে তোমাদের বিরুদ্ধে ততদিন পর্যন্ত লড়াই করার জন্য নির্দেশ দান করলেন যতদিন না তোমরা এক আল্লাহর দাসত্ব কবুল কর কিংবা জিযিয়া প্রদান কর। আমাদের নবী আমাদের প্রভুর তরফ থেকে আমাদেরকে এও জানিয়েছেন যে, এ লড়াইয়ে আমাদের কেউ নিহত হলে সে অনুপম (অফুরম্ভ) নিয়ামতে ভরা জান্নাতে চলে যাবে, যার মত আর কিছু দেখা যায়নি। আর আমাদের যারা জীবিত থাকবেন তারা তোমাদের দন্তমুন্ডের অধিকারী হবেন। অতপর নোমান বললেন, নবী (স)-এর সঙ্গে থেকে আল্লাহ আপনাকে এরপ বহু যুদ্ধে অংশগ্রহণের সুযোগ দিয়েছেন। নবী (স) কখনো আপনাকে লচ্ছিত বা লাঞ্ছিত করেননি। আমি বহু সময় রসূলুল্লাহ (স)-এর যুদ্ধে গিয়ে দেখেছি তিনি যদি দিনের প্রথম ভাগে যুদ্ধ আরম্ভ করতে না পারতেন তাহলে (বিকালের) অনুকৃল ঠাভা বাতাস প্রবাহিত না হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করতেন।

২২১-অনুচ্ছেদ ঃ কোন জনপদের অধিপতির সাথে ইমাম (ইসলামী রাট্রের প্রধান) চুক্তিবদ্ধ হলে তা কি জনপদের সকল অধিবাসীর জন্য প্রযোজ্য হবে ?

২৯২৪. আবু হুমায়েদ সায়েদী (রা) বর্ণনা করেন, আমরা রসূলুল্লাহ (স)-এর সাথে তাবুক যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলাম। সেই সময় আয়লার শাসনকর্তা নবী (স)-কে একটি শ্বেত বর্ণের বচ্চর ও একখানা চাদর উপহার দিয়েছিলেন এবং নবী (স) তার দেশের জন্য একটি নিরাপত্তা পত্র লিখে দিয়েছিলেন।

২২২-অনুচ্ছেদ ঃ রস্পুল্লাহ (স)-এর সাথে চ্ক্তিবদ্ধ যিশী তথা অমুসলিমদের সাথে আচরণের অসিরত। যিশ্বাহ শব্দের অর্থ চ্ক্তি বা প্রতিশ্রুতি এবং আল ইয়াপু শব্দের অর্থ আন্ধরীতা।

٢٩٢٥ - عَنْ جُويَدِيةَ بْنِ قُدَامَةَ التَّمِيْمِيُ قَالَ سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قُلْنَا الْصَيْدَ عَلَى الْخَطَّابِ قُلْنَا الْصَيْدُ مَا يَدِمَّةِ اللَّهِ فَانَّهُ ذَمَّةُ نَبِيُّكُمْ وَدِنْقُ عِيلَاكُمْ - عِيَالِكُمْ -

২৯২৫. জুওয়াইরীয়া ইবনে কুদামাহ তামিমী (রা) বর্ণনা করেন, আমরা উমর ইবনে খান্তাব (রা)-কে বললাম, হে আমিরুল মুমিনীন ! আমাদের কিছু উপদেশ দান করুন। তিনি বললেন, আমি তোমাদের আল্লাহর ওয়াদা ও প্রতিশ্রুতি পালনের উপদেশ দিচ্ছি। কেননা তা তোমাদের নবীরই ওয়াদা ও প্রতিশ্রুতি এবং এতে তোমাদের পরিবার-পরিজনের রিযুক রয়েছে।

২২৩-অনুচ্ছেদ ঃ নবী (স) কর্তৃক বাহরাইনে ভূমি প্রদান এবং তথাকার সম্পদ প্রদানের প্রতিশ্রুতি দান এবং বিনাযুদ্ধে লব্ধ অর্থ-সম্পদ ও জিযিয়া যাদের মধ্যে বন্টন করতে হবে।

٢٩٢٦ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعَيْدِ قَالَ سَمَعْتُ أَنْسًا قَالَ ذَعَا النَّبِيُّ عِيْ الْاَنْصَارَ لِيَكْتُبَ لِهِمْ بِالْبَحْرَيْنِ فَقَالُوا لَا وَاللَّهِ حَتَّى تَكْتُبَ لِإِخْوَانِنَا مِنْ قُرَيْشٍ بِمِثْلِهَا لِيَكْتُبَ لِإِخْوَانِنَا مِنْ قُرَيْشٍ بِمِثْلُهَا فَقَالُ ذَلِكَ لَهُمْ مَا شَاءَ اللَّهُ عَلَى ذَلِكَ يَقُولُونَ لَهُ قَالَ فَانَّكُمْ سَتَسَرَوْنَ بَعُدِي أَثْرَةً فَأُصْبِرُوا حَتَّى تَلْقُونِي عَلَى الْحَوْضِ .

২৯২৬. ইয়াহইয়া ইবনে সা'ঈদ (রা) বর্ণনা করেন, নবী (স) আনসারদেরকে বাহরাইনে ভূমি প্রদানের জন্য ডাকলেন। তারা বললো, আল্লাহর শপথ ! আমাদের ভাই কুরাইশদের জন্য অনুরূপ ব্যবস্থা না করলে আমরা তা গ্রহণ করতে পারি না। তিনি বললেন, আল্লাহ চাইলে তাদের জন্যও অনুরূপ সুযোগ আসবে। তবুও আনসারগণ পুনঃ পুনঃ বলতে থাকলে তিনি বললেন, আমার ইন্তিকালের পর তোমরা দেখতে পাবে অযৌক্তিকভাবে (স্বজনপ্রীতি ও পক্ষপাতিত্ব করে) অগ্রাধিকার দেয়া হচ্ছে। তখন থেকে হাও্যের ধারে আমার সাথে সাক্ষাত না হওয়া পর্যন্ত ধৈর্য ধারণ করবে।

فَقَالَ يَارَسُوْلَ اللهِ اَعْطِنِي انِي فَادَيْتُ نَفْسِي وَفَادَيْتُ عَقِيلاً قَالَ خُذْ فَحْتَافِي تَوْبِهِ ثُمَّ ذَهَبَ يُقِلَّهُ فَلَمَ يَسْتَطِعْ فَقَالَ أَمْرِ بَعْضَهُمْ يَرْفَعُهُ الِّيَ قَالَ لاَ قَالَ فَارْفَعُهُ اَنْتَ عَلَيَّ قَالَ لاَ فَنَثَرَمُنِهُ ثُمَّ ذَهَبَ يُقِلَّهُ فَلَمْ يَرْفَعُهُ فَقَالَ اَمْر بَعْضَهُمْ يَـرْفَعُهُ عَلَى قَالَ لاَ قَالَ فَارْفَعُهُ اَنْتَ عَلَىَّ قَالَ لاَ فَنَثَرَ ثُمَّ إِحْتَمَلَهُ عَلَى كَاهُلهِ ثُمَّ يَـرْفَعُهُ عَلَى قَالَ لاَ قَالَ فَارْفَعُهُ اَنْتَ عَلَىَّ قَالَ لاَ فَتَلْ مَنْ عَرِصِهِ فَمَاقَامَ رَسُولُ انطَلَقَ فَمَا زَالَ يُتَبِعُهُ بَصِرَهُ حَتَّى خَفِي عَلَينَا عَجَبًا مِن حرصِهِ فَمَاقَامَ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَثَمَّ مِنْهَا درِهَمَ .

২৯২৭. জাবের ইবনে আবদুল্লাহ (রা) বর্ণনা করেন, রসৃদুল্লাহ (স) আমাকে উদ্দেশ করে বলেছিলেন: যদি বাহরাইনের সম্পদ আমার কাছে আসতো তবে আমি তোমাকে এরপ. এরপ এবং এরপ পরিমাণ অর্থ প্রদান করতাম। অতপর তিনি ইম্ভিকাল করার পর আব বকর (রা)-এর খেলাফতকালে] বাহরাইন থেকে অর্থ-সম্পদ আসলে আবু বকর (রা) ঘোষণা করলেন, কারো প্রতি রসূলুল্লাহ (স)-এর কোন প্রতিশ্রুতি থাকলে সে যেন আমাকে তা অবহিত করে। (বর্ণনাকারী জাবের বলেন,) আমি তার কাছে গিয়ে বললাম, রসূলুল্লাহ (স) আমাকে বলেছিলেন, যদি বাহরাইন থেকে অর্থ আসতো তাহলে আমি তোমাকে তা থেকে এরপ, এরপ এবং এরপ পরিমাণ প্রদান করতাম। এ কথা শুনে আবু বকর (রা) আমাকে বললেন, দু'হাত ভরে গ্রহণ কর। সূতরাং আমি দু'হাত ভরে গ্রহণ করলে তিনি তা গণনা করতে বললেন। আমি গণনা করে দেখলাম, পাঁচ শ'। সুতরাং তিনি আমাকে পনর শত প্রদান করলেন। ইবরাহীম ইবনে তাহমান আবদুল আজিজ ও সুহাইবের মাধ্যমে আনাস থেকে বর্ণনা করেছেন, নবী (স)-এর নিকট বাহরাইন থেকে অর্থ আনীত হলে তিনি বললেন, এগুলো মসজিদে স্তুপ কর। এ পর্যন্ত নবী (স)-এর কাছে যত অর্থ আনা হয়েছিল তার মধ্যে এ অর্থের পরিমাণই ছিল সর্বাধিক। এই সময় আব্বাস এসে বললেন, হে আল্লাহর রসূল ! আমাকেও কিছু প্রদান করুন। কেননা আমি (বদর যুদ্ধে বন্দী হয়ে) নিজের ও আকীলের মুক্তিপণ প্রদান করে (সর্বস্বান্ত হয়ে) গিয়েছি। তিনি বললেন, নিয়ে যাও। সুতরাং তিনি দু'হাত ভরে তুলে কাপড়ে বেঁধে উঠাতে চেষ্টা করলেন, কিন্তু উঠাতে না পেরে নবী (স)-কে বললেন, কাউকে বলুন, এগুলো আমার কাঁধে উঠিয়ে দিক। তিনি বললেন, না তা হতে পারে না। আব্বাস বললেন, তাহলে আপনিই উঠিয়ে দিন। তিনি বললেন, তাও হতে পারে না। অতপর তিনি গাঁটরি থেকে কিছু নামিয়ে রেখে তা ঘাড়ে উঠিয়ে চলতে ভরু করলেন। তার অত্যধিক লোভ দেখে বিশ্বিত হয়ে নবী (স) অদৃশ্য না হওয়া পর্যন্ত তার প্রতি অপলকনেত্রে চেয়ে থাকলেন এবং শেষ দিরহামটি বন্টিত না হওয়া পর্যন্ত নবী (স) সেখান থেকে উঠলেন না।

২২৪-অনুত্রেদ ঃ চ্ক্তিবদ্ধ সম্প্রদায়ের কোন ব্যক্তিকে বিনা অপরাধে হত্যা করার গোনাহ।

٢٩٢٨ – عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِهِ عَنِ النَّبِيُّ ﷺ قَالَ مَنْ قَتَلَ مُعَاهَدًا لَمْ يَرِحَ لَا يَخِهَ الْبَعِيْنَ يَوْمًا ـ لَا يَخِهُ مِنْ مَسْيِرَةٍ اَرْبَعِيْنَ يَوْمًا ـ

২৯২৮. আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (স) বলেছেন, যে ব্যক্তি চুক্তিবদ্ধ সম্প্রদায়ের কোন লোককে হত্যা করবে সে জান্নাতের সুবাস পর্যন্ত লাভ করবে না, যদিও তার সুবাস চল্লিশ বছরের দূরত্ব থেকেও পাওয়া যাবে।

২২৫-অনুচ্ছেদ ঃ আরব উপদীপ থেকে ইয়াহদীদের বহিষার। উমর (রা) বর্ণনা করেন, নবী (স) বলেহেন, আল্লাহ যতদিন তোমাদেরকে এখানে রাখবেন ততদিন আমি এখানে তোমাদেরকে থাকতে দেব।

٢٩٢٩ عَـن اَبِي هُرَيْرَة قَالَ بَيْنَمَا نَحْنُ فِي الْسَجِدِ خَرَجَ النَّبِيِّ عَقَالَ اِنْطَلَقُواْ اللّٰي يَهُودَ فَخَرَجْنَا حَتَّى (اذا) جِئْنَا بَيْتَ الْمِدْرَاسِ فَقَالَ اَسْلِمُواْ تَسْلَمُواْ وَاعْلَمُواْ اَنْ الْمِدْرَاسِ فَقَالَ اَسْلِمُواْ تَسْلَمُواْ وَاعْلَمُواْ اَنْ الْجَدِيكُمْ مِنْ هٰذَا الْاَرْضِ فَمَنْ وَاعْلَمُواْ اَنْ الْجَدِيكُمْ مِنْ هٰذَا الْاَرْضِ فَمَنْ يَجِدْ مِنْكُمْ بِمَالِهِ شَيْئًا فَلْيَبِعْهُ وَالِا قَاعْلَمُواْ اَنَّ الْاَرْضَ لِللهِ وَرَسُولِهِ ـ

২৯২৯. আবু হুরাহরা (রা) বর্ণনা করেন, আমরা মসজিদে বসেছিলাম। ইতিমধ্যে নবী (স) আমাদের কাছে আগমন করে বললেন, চলো, ইয়াহুদীদের এলাকায় যেতে হবে। আমরা রওয়ানা হয়ে বায়তুল মিদরাসে (ইয়াহুদীদের ধর্মীয় শিক্ষালয়) পৌছলে নবী (স) তাদেরকে লক্ষ্য করে বললেন, তোমরা ইসলাম গ্রহণ কর শান্তিতে থাকতে পারবে। জেনে রাখো সমগ্র পৃথিবী আল্লাহ ও তাঁর রস্লের। আমি তোমাদেরকে এই ভূখন্ডে (আরব উপদ্বীপ) থেকে বহিষ্কার করতে চাই। কাজেই তোমরা কোন বস্তু বিক্রি করতে সক্ষম হলে বিক্রি করে দাও। অন্যথায় জেনে নাও এ পৃথিবী আল্লাহ ও তাঁর রস্লের ইখতিয়ারভূক্ত।

- ٢٩٣- عَنْ سَعَيْد بْنِ جُبَيْر سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسِ يَقُولُ يَوْمُ الْخَمْيْسِ وَمَا يَوْمُ الْخَمْيْسِ قَالَ لَمُّ بَكَى حَتَّى بَلَّ دَمْعُهُ الْحَصَلَى قُلْتُ يَا أَبَا عَبَّاسٍ مَايَوْمُ الْخَمْيِسِ قَالَ اشْتَدَّ بِرَسُولِ اللهِ عَبَّ وَجَعْهُ فَقَالَ ائْتُونِي بِكَتِفِ اَكْتُبُ لَكُمْ كِتَابًا لاَ تَضلُّوا بَعْدَهُ اَبَدًا فَتَنَازَعُ مَنَا اللهِ عَنْدَ نَبِي تَنَازَعُ فَقَالُوا مَالَهُ اَهُجَرَ اِسْتَغْهِمُوهُ بَعْدَهُ اَبَدًا فَتَنَازَعُ مَالَةُ اَهُجَرَ اِسْتَغْهِمُوهُ فَقَالَ ذَرُونِي فَالَّذِي آنَا فَيهِ خَيْرُ مَمَّا تَدُعُونِي الَّيهِ فَامَرْهُمْ بِتَلاَثِ قَالَ اَخْرِجُوا الْمُشْرِكِيْنَ مِنْ جَزِيْرَةِ الْعَرَبِ وَاجَيْزُوا الْوَفْدَ بِنَحْوِ مَاكُنْتُ الْجِيْزُهُمْ وَالثَّالِئَةُ (وَنَسَيْتُمَا قَالَ سَقْيَانُهُذَا وَنَا اللهُ فَنَسِيْتُمَا قَالَ سَقْيَانُهُذَا وَنَا سَلَاتُمَانَ اللهُ اللهُ فَنَسَيْتُمَا قَالَ سَقْيَانُهُذَا مَنْ قَوْلِ سَلْيُمَانَ -

২৯৩০. সাঈদ ইবনে জুবায়ের ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণনা করেন, একদিন ডিনি (ইবনে আব্বাস) বললেন ঃ আহ বৃহস্পতিবার দিন ! আর কি বলবো সেই বৃহস্পতিবার দিনের কথা। এ কথাওলো বলেই তিনি এতো কাঁদলেন যে, প্রস্তরখন্ডসমূহ অশ্রুসিন্ড হয়ে গেলো। আমি বললাম, হে ইবনে আব্বাস ! বৃহস্পতিবার দিন কি হয়েছিল বলুন ? তিনি বললেন, এই দিনই রসূলুক্সাহ (স)-এর পীড়া অত্যন্ত কঠিন হয়ে পড়লো। এই সময় তিনি বললেন, আমার কাছে একখণ্ড কাঁধের হাড় নিয়ে এসো, আমি তোমাদের জন্য এমন কিছু শিখিয়ে দিবো, যা অনুসরণ করলে তোমরা কখনো পথম্রট হবে না। তখন সাহাবাগণ মতানৈক্য করে পরস্পর কথা কাটাকাটি শুরু করে দিলেন, যদিও কথা কাটাকাটি কোন নবীর সামনে সমীচীন নয়। তারা বললেন, রস্পুল্লাহ (স)-কে এ সময় বেশী কষ্ট দেয়া উচিত নয়। তবে তাঁকে জিজ্ঞেস করা যায়। এই সময় রস্পুল্লাহ (স) বললেন, আমি যেমন আছি তেমনই আমাকে থাকতে দাও। কারণ, তোমরা আমাকে যে বিষয়ের প্রতি আহবান করছো তার চেয়ে আমি বর্তমানে যে অবস্থায় আছি, তা-ই উত্তম। তিনি তারপর তিনটি বিষয়ে স্বাইকে উপদেশ দান করলেন। (আর তাহলো এই যে.) আরব উপদ্বীপ থেকে মুশরিকদেরকে বহিষ্কার করবে। দৃত বা প্রতিনিধি দলকে আমি যেঁভাবে আপ্যায়ন করতাম তোমরাও অনুরূপভাবে আপ্যায়ন করবে। ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, তৃতীয়টি তিনি (স) নিজেই বলেননি কিংবা বলেছিলেন, কিন্তু আমি ভূলে গিয়েছি। ৬৫

২২৬-অনুদ্দের মুশরিকরা মুসলমানদের সাথে বিশ্বাস্থাতকতা করলে তাদেরকে ক্যা করা হবে কি না ?

৬৫. ইয়াকুব ইবনে মুহামাদ বলেন, আমি মুগীরাহ ইবনে আবদুর রহমানকে "আরব উপন্ধীপ" সম্পর্কে জিজ্জেস করলে তিনি বললেন, এর দ্বারা মক্কা, ইয়ামামা ও ইয়ামানকে বুঝনো হয়েছে। আর ইয়াকুবের মতে তিহামার কিছু এশাকা।

২৯৩১. আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। খায়বর অধিকৃত হলে (এলাকার ইয়াহুদী অধিবাসীদের পক্ষ থেকে) নবী (স)-কে বিষ মিশ্রিত বকরীর গোশত উপঢৌকন পাঠানো হলো। সূতরাং নবী (স) নির্দেশ দিলেন, এখানে যত ইয়াহুদী আছে তাদের একত্রিত করো । তাদেরকে একত্রিত করা হলে তিনি তাদেরকে লক্ষ্য করে বললেন, আমি তোমাদের একটি বিষয়ে জিজ্জেস করবো, তোমরা কি সে বিষয়ে আমাকে সঠিক জওয়াব দেবে ? তারা বললো, হাঁ, সঠিক জওয়াব দেব। তখন নবী (স) তাদেরকে জিজ্ঞেস করলেন, তোমাদের পিতা কে ? তারা বললো, অমক। নবী (স) বললেন, তোমরা মিথ্যা কথা বলছো, তোমাদের পিতা বরং অমুক ব্যক্তি। তখন তারা সবাই বললো, আপনি সত্য বলেছেন। অতপর তিনি বললেন, তোমরা কি সত্য কথা বলবে যদি আমি অপর এক বিষয় সম্পর্কে তোমাদেরকে জিজ্জেস করি। তারা সবাই বললো, হে আবুল কাসেম, হাঁ আমরা সত্যই বলবো। আর যদি মিথ্যা বলি তাহলে আমাদের পিতার ব্যাপারে যেমন তা আপনি ধরতে পারলেন, তেমনি ধরতে পারবেন। তখন নবী (স) তাদেরকে জিজ্জেস করলেন, কারা দোযখবাসী হবে ? তারা বললো, অল্প সময়ের জন্য আমরা দোযখবাসী হবো অতপর আপনারা আমাদের স্থলাভিষিক্ত হবেন (এবং আমরা জান্নাতে চলে যাবো)। নবী (স) বললেন, তোমরা সেখানে ধাংস হও। আল্লাহর শপথ । আমরা কখনো তোমাদের স্থলাভিষিক্ত হবো না। অতপর তিনি বললেন, আরো একটি বিষয়ে যদি তোমাদেরকে আমি জিজেন করি, তাহলে তোমরা আমাকে সত্য জবাব দেবে কি ? সবাই বললো, হাঁ, হে আবুল কাসেম। নবী (স) বললেন, বকরীর এই গোশতে কি তোমরা বিষ মিশিয়েছিলে ? তারা বললো, হা। তিনি বললেন, এরপ করলে কেন ? তারা বললো, আমরা মনে করলাম যদি আপনি মিথ্যাবাদী হন তাহলে আমরা ঝামেলা মুক্ত হয়ে যাবো আর যদি নবী হন তাহলে বিষে আপনার কোন ক্ষতি হবে না।

২২৭-অনুচ্ছেদ ঃ চুক্তি ভঙ্গকারীর জন্য ইমামের (ইসলামী রাষ্ট্রগ্রধান) বদদোয়া করা।

২৯৩২. আসেম (রা) বর্ণনা করেন, আমি আনাস (রা)-কে কুনুত (পড়া) সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে তিনি বললেন, রুকৃ'র পূর্বে পড়তে হবে। তখন আমি বললাম, অমুক ব্যক্তি বলে থাকে যে, আপনি রুকৃ'র পরে পড়ার কথা বলেছেন। আনাস বললেন, সে মিধ্যা কথা বলেছে। এরপর তিনি নবী (স) সম্পর্কে বললেন যে, তিনি বনী সুলাইমের গোত্রগুলোর জন্য বদদোয়া করে একমাস পর্যস্ত রুক্'র পরে কুনুত (নাযেলী) পড়েছেন। আনাস (আরো) বর্ণনা করেছেন, নবী (স) মুশরিকদের এই গোত্রের লোকদের কাছে চল্লিশ অথবা সন্তর (আনাসের সন্দেহ) জন কারীকে প্রেরণ করলে ঐ সব লোকেরা তাদের সাথে শক্রতা করে সবাইকে হত্যা করে অথচ নবী (স) ও তাদের মধ্যে চুক্তি বর্তমান ছিলো। তাঁকে তাদের ব্যাপারে যেমন শোকাহত ও মর্মাহত হতে দেখেছি তেমনটি আর কারো ব্যাপারে দেখিনি।

২২৮-অনুচ্ছেদ ঃ নারীগণ যদি কাউকে নিরাপত্তা ও আশ্রয়দান করে, তার বর্ণনা।

২৯৩৩. আবু তালেবের কন্যা উমে হানীর আযাদকৃত গোলাম আবু মুররাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি উমে হানীকে বলতে শুনেছেন, আমি মক্কা বিজয়ের বছর একদা রসৃশুলাহ (স)-এর কাছে গমন করলাম। তিনি সেই সময় গোসল করছিলেন আর তাঁর কন্যা ফাতেমা তাঁকে পর্দা করে দাঁড়িয়েছিলেন। আমি তাঁকে সালাম বললে, তিনি জিজ্ঞেস করলেন, কে । আমি বললাম, আমি আবু তালেবের কন্যা উমে হানী। তিনি বললেন, মারহাবা (স্বাগতম)। উমে হানী, এসো। অতপর গোসল শেষ করে তিনি একখানি মাত্র কাপড় শরীরে জড়িয়ে আট রাকাআত নামায আদায় করলেন। পরে আমি তাকে বললাম, হে আল্লাহর রসূল। আমার ভাই আলী বলছে যে, সে আমার আশ্রিত অমুক ইবনে হ্বাইরাকে হত্যা করবেই। রস্পুলাহ (স) বললেন, হে উমে হানী। তুমি যাকে আশ্রয় দান করেছে। আমি নিজেই তাকে আশ্রয় দান করেছি। উমে হানী বলেন, নবী (স)-এর সাথে আমার এই কথোপকথন দিনের পূর্বাহ্নে (প্রথম প্রহরের সময়) হয়েছিল।

২২৯-অনুচ্ছেদ ঃ মুসলমানগণ কর্তৃক নিরাপত্তা ও আশ্রর দানের প্রতিশ্রুতি সাধারণ-ভাবে সকল মুসলমানের পক্ষ থেকে প্রতিশ্রুতি, প্রতিশ্রুতিদাতা মুসলমান ষত নগণ্য ব্যক্তিই হোক না কেন।

٢٩٣٤ - عَنْ ابِرَاهِيْمَ التَّيْمِيِّ عَنْ آبِيهِ قَالَ خَطَبْنَا عَلِيٌّ فَقَالَ مَاعِنْدَنَا كِتَابُ نَقَرَوُهُ الاَّ كِتَابُ نَقَرَوُهُ الاَّ كِتَابَ اللهِ وَمَا فِي هَذِهِ الصَّحِيْفَةِ فَقَالَ فِيْهَا الْجِرَاحَاتُ وَآسَنَانُ الْإِلْمِ وَالْمَدِيْنَةُ حَرَّمٌ مَابَيْنَ عَيْرٍ الِلْي كَذَا فَمَنْ آحُدَثَ فِيْهَا حَدَثًا أَنْ أَنْ أَنْ فَيْهَا مُحَدِثًا وَاللهِ عَدَانًا اللهِ عَنْهَا مُحَدِثًا

فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللهِ وَالْلَائِكَةِ وَالنَّاسِ اَجْمَعِيْنَ لاَ يُقْبَلُ مِنْهُ صَرَفَ وَّلاَ عَدْلُ وَمَنْ تَوَلَّى غَيْرَ مَوَالِيْهِ فَعَلَيْهِ مِثْلُ ذَٰلِكَ وَذَمِّةُ الْلُسْلِمِيْنَ وَاحِدَةُ فَمَنْ اَخْفَرَ مُسْلِمًا فَعَلَيْهِ مثْلُ ذٰلكَ ـ

২৯৩৪. ইবরাহীম আততায়মী (রা) তার পিতা থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি বপেছেন, একদিন আলী (রা) আমাদের সামনে বক্তব্য পেশ করতে গিয়ে বললেন ঃ মহান আল্লাহর কিতাব, যা আমরা পাঠ করে থাকি এবং এ সহীফা (পুন্তিকা) ছাড়া আমাদের নিকট আর কিছুই লিপিবদ্ধ নেই। এতে আছে আহতের বিধিবিধান, রক্তপণস্বরূপ দেয় উটের বিধান এবং আইর হতে অমুক জায়গা (অর্থাৎ ওহোদ পাহাড়) পর্যন্ত মদীনার হেরেম (সম্মানীয় বা নিষদ্ধ) হওয়ার আহকাম। এখানে কেউ ক্ষতিকর নতুন বিষয় (বিদাআত) চালু করলে অথবা প্রচলনকারীকে আশ্রয় দান করলে, তার প্রতি আল্লাহ, ফেরেশতা এবং সমস্ত মানবকুলের অভিসম্পাত বর্ষিত হয়। এই ব্যক্তির ফরম কিংবা নফল কোন ইবাদতই আল্লাহ কবৃল করেন না। আর কোন ব্যক্তি স্বীয় প্রভুর অনুমতি ও ইচ্ছার বিরুদ্ধে কারো সাথে বন্ধুত্ব গড়ে তুললৈ তার ওপরও অনুরূপ অভিসম্পাত বর্ষিত হয়। যে কোন মুসলমানের অভয় বা আশ্রয়দানের দায়িত্ব সাধারণভাবে সকল মুসলমানেরই অভয় বা আশ্রয়দানের দায়িত্ব (হিসেবে গণ্য হবে)। এখানে কেউ কোন মুসলমানকে অসম্মান বা বেইচ্ছাতি করলে তার প্রতিও অনুরূপ লানত বর্ষিত হয়।

২৩০-অনুচ্ছেদ ঃ কাক্ষেররা "আসলামনা" (ইসলাম গ্রহণ করলাম) না বলে কথাটি "সাবানা" উও বললে ইবনে উমরের বর্ণনা মতে খালেদ তাদেরকে হত্যা করতে আরম্ভ করল। এ ঘটনার নবী (স) বললেন, হে আল্লাহ ! খালেদের ক্রিয়াকর্মের দায়দায়িত্ব হতে আমি তোমার কাছে মুক্ত। উমর (রা) বর্ণনা করেছেন, কেউ যদি বলে مترس "মাতারস" (কারসী শব্দ) অর্থাৎ তয় পেও না তাহলে সে নিরাপন্তা প্রদান করল। কেননা, মহান আল্লাহ সকল ভাষা বুঝেন। উমর (রা) হরমুযানকে (ইরানী নেতা) বলেছিলেন ঃ كلم বল, কি বলতে চাও, কোন ভয় নেই (তাঁর একথাকে নিরাপন্তা প্রদান হিসেবে গণ্য করা হয়েছিল।)

২৩১-অনুচ্ছেদ ঃ অর্থ-সম্পদ ইত্যাদির বিনিময়ে মুশরিকদের সাথে সন্ধি ও চুক্তি ভংগকারীর গোণাহের বর্ণনা। মহান আল্রাহর বাণী ঃ

وَإِن جَنْحُو الِلسَّلِم فَاجِنْح لَهَا وَتَوَكَّلُ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ العَلِيمُ (سورة انفال :١٦) "তারা সন্ধি ও শান্তি কামনা করলে তাতে সন্থতি প্রদান কর এবং আল্লাহ্র ওপর নির্জর কর। তিনি শ্রবণকারী ও জ্ঞানী।—(আনফাল ৪ ৬১)

٣٩٣٠ عَنْ سَهُلِ بْنِ آبِي حَثْمَةَ قَالَ اِنْطَلَقَ عَبْدُ اللهِ بْنُ سَهْلٍ وَمُحَيِّصَةُ بُنُ مَسْعُودِ بْنِ زَيْدٍ اللهِ خَيْبَرَ وَهِيَ يَوْمَئِذٍ مُسْلَحٌ فَتَفَرَّقَا فَأَتَى مُحَيِّصَةُ اللهِ عَبْدِ

৬৬: সাবানা এর **অর্থ হচ্ছে,** আমি বেদীন হরে গেলাম। অর্থাৎ আমি আমার রণিতামহের দীন ত্যাগ করলাম। কান্ধেররা ইসলাম গ্রহণ করতে হলে প্রতটুকুই বলতো। কারণ তারা ইসলাম সম্পর্কে বেশী জানতো না। তাই আমি ইসলাম গ্রহণ করলাম বলতে পারতো না।—সম্পাদক

الله بْنِ سَهْلٍ وَهُو يَتْشَمَّطُ فِيْ دَمِ قَتِيْلاً فَدَفَنَهُ ثُمَّ قَدِمَ الْمَدِيْنَةَ فَانْطَلَقَ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنِ سَهْلٍ وَمُحَيِّصِةُ وَحُويِّصِةُ إِبْنَا مَسْعُود إِلَى النَّبِيِّ عَيْدُ الرَّحَمٰنِ بَنِ سَهْلٍ وَمُحَيِّصِةُ وَهُو اَحْدَثُ الْقَوْمِ فَسَكَتَ فَتَكَلَّمَا فَقَالَ تَحْلِفُ وَنَ الرَّحَمٰنِ يَتَكَلَّمَا فَقَالَ تَحْلِفُ وَنَ الْقَوْمِ فَسَكَتَ فَتَكَلَّمَا فَقَالَ تَحْلِفُ وَنَ الرَّحَمٰنِ يَتَكَلَّمَ فَقَالَ كَبْرُ وَهُو اَحْدَثُ الْقَوْمِ فَسَكَتَ فَتَكَلَّمَا فَقَالَ تَحْلِفُ وَنَ وَقَالَ فَتُبرِيكُمْ وَتَسَتَحِقُّونَ قَاتِلُكُمْ اَوْ صَاحِبُكُمْ قَالُوا وَكَيْفَ نَحْلِفُ وَلَمْ نَشْهَدُ وَلَمْ نَرَ قَالَ فَتُبرِيكُمْ يَهُودُ بِخَمْسِيْنَ فَقَالُوا كَيْفَ نَاخُذُ اَيْمَانَ قَوْمٍ كُفَّارٍ فَعَقَلَهُ النَّبِيِّ عَيْدِهِ .

২৯৩৫. সাহল ইবনে হাছমাহ (রা) বর্ণনা করেন, আবদুল্লাহ ইবনে সাহল ও মুহাইয়েছাহ ইবনে মাসউদ ইবনে জায়েদ সন্ধিচুক্তির বর্তমানে খায়বারের দিকে যাত্রা করেন। (একটি ঘন খেজুর বনে) তারা পরস্পর বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েন। পরে মুহাইয়েছাহ আবদুল্লাহ ইবনে সাহলের কাছে এসে দেখেন তিনি সাংঘাতিকভাবে আহত হয়ে রক্তাক্ত শরীরে গড়াগড়ি দিচ্ছেন। মৃত্যুর পর তাকে দাফন করে মুহাইয়েছাহ মদীনায় আগমন করেন। পরে আবদুর রহমান ইবনে সাহল এবং মাসউদের দু' পুত্র মুহাইয়েছা ও হয়াইয়েছাহ নবী (স)-এর কাছে আগমন করেন। আবদুর রহমান কথা বলতে উদ্যুত হলে নবী (স) বললেন, বড়কে বলতে দাও। আবদুর রহমান ছিল দলের মধ্যে অল্প বয়য়। সুতরাং সে বিরত হলে বড় দু'জন কথা বললেন। নবী (স) বললেন, হত্যাকারী কে তা কি তোমরা শপথ করে বলতে পার থাদি পার তাহলে রক্তপণের অধিকারী হবে। তারা বলল, কেমন করে আমরা শপথ করে বলব, আমরা তো উপস্থিত ছিলাম না বা দেখিওনি কে তাকে হত্যা করেছে থ তখন নবী (স) বললেন, তাহলে ইয়াহ্দীরা পঞ্চাশবার শপথ করে তোমাদের মামলা প্রত্যাখ্যান করে দেবে। তারা বললেন, আমরা কাফেরদের শপথ কি করে গ্রহণ করতে পারি । সুতরাং নবী (স) নিজের পক্ষ থেকে তাদের রক্তপণ আদায় করে দিলেন।

২৩২-অনুচ্ছেদ ঃ চুক্তি ও প্রতিশ্রুতি রক্ষাকারীর মর্যাদা।

٢٩٣٦ - عَــنْ عَبْدِ اللهِ بــنِ عَبَّاسٍ أَنَّ اَبَا سَفْيَانَ بْنَ حَرْبٍ اَخْبَــرَهُ أَنَّ هِرَقُلَ آرْسَلَ الَيْهِ فِي ٱلْدَّةِ الَّتِي مَادَّ هِرَقُلَ آرْسَلَ اللهِ فِي ٱلْدَّةِ الَّتِي مَادَّ فِي اللهَّامِ فِي ٱلْدَّةِ الَّتِي مَادَّ فِيْ كُفَّارِ قُرَيْشٍ ـ فَي اللهِ اللهِ

২৯৩৬. আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আবু সৃষ্টিয়ান হারব ইবনে। উমাইয়াহ তাঁকে জানিয়েছেন, যে সময় তিনি সিরিয়ায় ব্যবসায় ব্যাপদেশে উপস্থিত ছিলেন সে সময় রোম সম্রাট হিরাক্লিয়াস তাকে কয়েকজন কুরাইশসহ ডেকে পাঠালেন। এটা কুরাইশ কাফেরদের সাথে নবী (স)-এর চুক্তি বিদ্যমান থাকাকালীন ঘটনা।

২৩৩-অনুচ্ছেদ ঃ কোন বিশ্বি (অমুসলিম সংখ্যালঘু) কাউকে যাদু করলে তাকে ক্ষমা করা হবে কি না ? ইবনে ওহাব ইউনুসের মাধ্যমে ইবনে শিহাব থেকে বর্ণনা

করেছেন, তিনি (ইবনে শিহাব) বলেন, কোন বিশ্বি কাউকে যাদু করলে তাকে হত্যা করা যাবে কি না, এ বিষয়ে আমাকে জিজেন করা হলে আমি জবাব দিলাম ঃ আমরা জানি খোদ নবী (স)-কে এতাবে যাদু করা হয়েছিল। কিছু যাদুকারী আহলে কিতাবকে তিনি হত্যা করেননি।

٢٩٣٧ عَنْ عَائِشَةَ اَنَّ النَّبِيِّ عَيْ سُحِرَ حَتَّى كَانَ يُخَيَّلُ الِّيهِ اَنَّهُ صَنَعَ شَيْئًا وَلَهُ اللَّهِ اَنَّهُ صَنَعَ شَيْئًا وَلَهُ إِلَيْهِ اَنَّهُ صَنَعَ شَيْئًا وَلَمْ يَصْنَعُهُ \_

২৯৩৭. আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (স)-কে যাদু করা হয়েছিল। তাঁর ওপর যাদুর প্রভাব এভাবে পড়েছিল যে, তিনি মনে করতেন অমুক কাজ তিনি সম্পন্ন করেছেন। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তা তিনি করেননি।

### ২৩৪-অনুচ্ছেদ ঃ বিশ্বাসঘাতকতা সম্পর্কে হুশিয়ারী। মহান আল্রাহর বাণী ঃ

وَإِن يُّرِيدُوا أَن يَّحْدَعُوكَ فَانَّ حَسبُكَ اللَّهُ \* هُوَ الَّذِي أَيَّدَكَ بِنَصرِهِ وَبِالمُّوْمِنِينَ \* وَٱلَّفَ بَينَ قُلُوبِهِم \* لَو أَنفَقتَ مَا فِي الأَرضِ جَمِيعًا مًّا الَّفتَ بَينَ قُلُوبِهِم وَلَكِنَّ اللَّهَ الَّفَ بَينَهُم \* النَّهُ عَزِيزُ حَكِيمُ ۞ (انفال: ٦٣.٦٢)

"হে নবী, তারা যদি আপনাকে বিপ্রান্ত করতে ও ধোঁকা দিতে চার তাতে কিছুই বার আসে না। আপনার জন্য মহান আল্লাহ-ই যথেষ্ট। তিনি আপনাকে স্বীর সাহায্য ও ঈমানদারদের দারা শক্তি যুগিয়েছেন এবং ঈমানদারদের পরস্পরের মধ্যে সম্প্রীতি ও সহদরতা সৃষ্টি করেছেন। (এসব আমি না করলে) আপনি সারা বিশ্বের সম্পদরাশির বিনিময়েও তাদের হৃদয়ে সম্প্রীতি ও সহমর্মিতা সৃষ্টি করেত পারতেন না। কিছু আল্লাহই তাদের পরস্পরের মধ্যে সম্প্রীতি ও ভালবাসার বন্ধন গড়ে দিয়েছেন। তিনি স্বশক্তিমান ও জ্ঞানময়।" (আল আনফাল ঃ ৬২-৬৩)

٢٩٣٨ - عَنْ عَوْفِ بُنِ مَالِكِ قَالَ اتَيْتُ النَّبِيُّ عِيْثِ فَيْ غَزْوَةٍ تَّبُوْكٍ وَهُوَ فِيٍّ قُبَّةٍ مِنْ اَدَمٍ فَقَالَ اَعْدُدُ سِتًا بَيْنَ يَدَى السَّاعَـةِ مَوْتِى ثُمَّ فَتَحُ بَيْتِ الْقَدْسِ ثُمَّ مَوْتَانُ يَاخُذُ فَيْكُم كَقُمَاصِ الْغَنَمِ ثُمَّ اِسْتَفَاضَةُ الْلَالِ حَتَّى يَعْطَى الرَّجُلُ مُّ مَوْتَانُ يَاخُذُ فَيْكُم كَقُمَاصِ الْغَنَمِ ثُمَّ اِسْتَفَاضَةُ الْلَالِ حَتَّى يَعْطَى الرَّجُلُ مُا اللَّهُ دَيْنَارٍ فَيَظَلَّ سَاخِطًا ثُمَّ فَتُنَةً لاَ يَبْقَى بَيْتُ مِنَ الْعَرَبِ الِّا دَخَلَتْهُ ثُمَّ هُدُنَةً مَا مَنْ الْعَرَبِ الاَّ دَخَلَتْهُ ثُمَّ هُدُنَةً تَكُونُ بَيْنَكُمُ وَبَيْنَ بَنِي الْاَصْفَرِ فَيَعْدَرُونَ فَيَاتُونَكُمْ تَحْتُ ثُمَانِيْنَ غَايَةً تَحْتَ كُلِّ غَايَةً تَحْتَ كُلِّ غَايَةً تَحْتَ كُلِّ غَايَةً الْعَنَا عَسْرَ الْقُا \_

২৯৩৮. আওক ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, তাবুক যুদ্ধের সময় আমি নবী (স)-এর কাছে গিয়েছিলাম। তখন তিনি একটি চামড়ার তাঁবুতে অবস্থান করছিলেন। তিনি বললেন, স্বরণ রেখ, কিয়ামতের পূর্বে ছয়টি লক্ষণ প্রকাশ পাবে। আমার মৃত্যু, বায়তুল মুকাদাসের বিজয়, অস্বাভাবিকভাবে বকরী যেমন মরে যায় তোমাদের মধ্যেও তেমনি মহামারী ছড়িয়ে পড়বে (অর্থাৎ অকস্বাৎ ব্যাপকভাবে মানুষ মরবে)। সম্পদের প্রাচুর্য দেখা দেবে। এমনকি কোন ব্যক্তিকে একশত দিনার দিলেও সে সন্তুষ্ট হবে না। অতপর এমন ফিতনা উত্থিত হবে যা থেকে আরবের কোন বাড়িই মুক্ত থাকবে না। এরপর তোমাদের ও বনী আসফার অর্থাৎ রোমানদের মধ্যে সন্ধি হবে কিন্তু তারা সন্ধি ভঙ্গ করে আশিটি পতাকার নীচে সংঘবদ্ধ হয়ে তোমাদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়বে। প্রতিটি পতাকার নীচে বারো হাজার করে সৈনিক থাকবে।

২৩৫-অনুচ্ছেদ ঃ কিভাবে চুক্তি ভঙ্গ বা রহিত করতে হবে। মহান আল্লাহর বাণী ঃ
وَامَّا تَخَافَنَّ مِن قَوْمِ خِيَانَةً فَانْبِذَ الَّذِهِمِ عَلَى سَوَاءِ لَانَّ اللَّهَ لاَيُحِبُّ الخَانْنِينَ
"হে মুসলমানগণ, চুক্তিবদ্ধ কোন জাতির পক্ষ থেকে যদি চুক্তিভঙ্গের আশংকা কর
তবে চুক্তি বলবং না থাকার কথা সোজাসুজি তাদের জানিয়ে দাও এবং চুক্তি আর
বিদ্যমান নেই এটা উভয় পক্ষই সমানভাবে জেনে নাও। আল্লাহ খেয়ানতকারীকে
কখনও পসক্ষ করেন না।"—(সূরা আনফাল ঃ ৫৮)।

٣٩٣٩ عَــنُ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ بَعَثَنِي أَبُوْ بَكْدٍ فِيْمَنْ يُؤَذَّنُ يَوْمَ النَّحْرِ بِمِنِّي لاَ يَحُجُّ بَعْدَ الْعَامِ مُشْرِكُ وَلاَ يَطُوفُ بِالْبَيْتِ عُرِيَانٌ وَيُوْمُ الْحَجُّ الْاَكْبَرِ يَوْمُ النَّحْرِ وَانَّمَا قَيْلَ الْاَكْبَرِ مِنْ اَجْلِ قَوْلِ النَّاسِ الْحَجُّ الْاَصْغَرُ فَنَبَذَ اَبُوْ بَكْرِ إِلَى النَّاسُ فَي ذَٰلِكَ الْعَامِ فَلَمْ يَحُجُّ عَامَ حَجَّةِ الْوَدَاعِ الَّذِي حَجَّ فِيهِ النَّبِيُّ ﷺ مُشْرِكُ \_ فَي ذَٰلِكَ الْعَامِ فَلَمْ يَحُجُّ عَامَ حَجَّةِ الْوَدَاعِ الَّذِي حَجَّ فِيهِ النَّبِيُّ ﷺ مُشْرِكُ \_ فَي ذَٰلِكَ الْعَامِ فَلَمْ يَحُجُّ عَامَ حَجَّةِ الْوَدَاعِ الَّذِي حَجَّ فَيْهِ النَّبِيُّ ﷺ مُشْرِكُ \_ فَي أَلْهُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهَ اللّهِ اللّهِ اللّهَ اللّهُ الْمُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللل

২৯৩৯. আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আবু বকর অন্য লোকদের সাথে আমাকেও কুরবানীর দিন মিনায় এ মর্মে ঘোষণা করার জন্য পাঠালেন যে, এ বছর পর কোন মুশরিক হজ্জ পালন করতে পারবে না, কেউ উলঙ্গ হয়ে কাবা (গৃহ) প্রদক্ষিণ (তাওয়াফ) করতে পারবে না, কুরবানীর দিনকেই হজ্জে আকবর বলা হয়। একে হজ্জে আকবর বলার কারণ হচ্ছে এই যে, লোকেরা (উমরাহকে) হচ্জে আসগর বলতে ওক্ত করেছিল। আবু বকর এ বছরই কাফেরদের সাথে সকল চুক্তি বাতিল ও রহিত করে দেন। হাজ্জাতুল বিদার (বিদায় হজ্জের) বছরে (যে বছর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হজ্জ আদায় করেন, সে বছর) কোন মুশরিকই হজ্জ করেনি।

২**্রিট্র-অনুছেদ ঃ চুক্তিবদ্ধ হও**য়ার পর বিশ্বাসদাতকতা করা মারাত্মক অপরাধ। মহান আঁতাহির বাণীঃ

اللَّذِينَ عهَدتً مِنهُم ثُمَّ يَنقُضُونَ عَهدَهُم فِي كُلَّ مَرَّةٍ وَهُم لاَيتَّقُونَ ٥ (انفال ٥٦)

"যারা তোমার সাথে চুক্তিবদ্ধ হয়েছে এবং প্রতিবারই চুক্তিভঙ্গ করে, তারা এ ব্যাপারে কোন শহা অনুভব করে না।"—(সূরা আল আনফাল ঃ ৫৬)

. ٢٩٤ - عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِ قَالَ قَالَ رَسُولَ اللهِ ﷺ أَرْبَعُ خَلَالٍ مَنْ كُنَّ فِيهِ كَانَ مُنَافِقًا خَالِصًا مَسِنُ أَذَا حَدَّثَ كَذَبَ وَإِذَا وَعَدَ اَخْلَفَ وَإِذَا عَاهَدَ غَدَرَ وَاذَا خَاصَمَ فَجَرَ وَمَنْ كَانَتُ فَيِهِ خَصْلَةً مِنْهُنَّ كَانَتُ فَيْهِ خَصْلَةً مِنَ النّفَاقِ حَتَّى يَدَعَهَا ـ

২৯৪০. আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রা) বর্ণনা করেন, রস্লুল্লাহ (স) বলেছেন যার মধ্যে চারটি স্বভাব আছে সে নির্ভেজাল মোনাফেক। যে কোন কিছু বললে মিথ্যা বলে, ওয়াদা করলে ভঙ্গ করে, চুক্তি করার পর বিশ্বাসঘাতকতা করে এবং ঝগড়া বা বিবাদ বাধলে অশ্লীল ও অশ্রাব্য ভাষা প্রয়োগ করে। কারো মধ্যে এ স্বভাবগুলোর কোন একটি থাকলে সে তা পরিত্যাগ না করা পর্যন্ত বলা যাবে যে, তার মধ্যে একটি মোনাফিকী স্বভাব আছে।

79٤١ - عَنْ عَلِي قَالَ مَا كَتَبْنَا عَنِ النَّبِيِّ عَنَ الْأَلْوَانَ وَمَا فِي هَٰذِهِ الصّحَيْفَةِ قَالَ النّبِيُ عَنَ الْدَيْنَةُ حَرَامُ مَابَيْنَ عَائِرِ اللّٰ كَلَّا فَمَنْ اَحْدَثَ حُدَثًا اَوْ اَوَيْ مُحَدّثًا لَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللّٰهِ وَالْلَائِكَةِ وَالنَّاسِ اَجْمَعْيُنَ لاَ يَقْبَلُ مَنْهُ عَدْلٌ وَلا صَرَفٌ وَدَمّة لللهَ الله وَالْلَائِكَةِ وَالنَّاسِ اَجْمَعْيْنَ لاَ يُقْبَلُ مَنْهُ عَدْلٌ وَمَنْ وَاللّٰهِ لَعْنَةُ اللهِ وَالْلَائِكَةِ وَالنَّاسِ اَجْمَعْيْنَ لاَ يُقْبَلُ مَنْهُ عَدْلٌ وَمَنْ وَالِي قَوْمًا بِغَيْرِ اذْنِ مَوَالَيْهِ وَالنَّاسِ اَجْمَعْيْنَ لاَ يُقْبَلُ مَنْهُ صَرَفٌ وَلا عَدْلُ وَمَنْ وَالِي قَوْمًا بِغَيْرِ اذْنِ مَوَالَيْهِ مَوْلَكُ لَهُ الله وَاللّلاَئِكَة وَالنَّاسِ اَجْمَعْيْنَ لاَ يُقْبَلُ مَنْهُ صَرَفُ وَلا عَدْلُ وَمَنْ وَالِي قَوْمًا بِغَيْرِ اذْنِ مَوَالَيْهِ مَوْسَى حَدَّئُنَا هَاشِمُ بَنُ الْقَاسِمِ حَدَّثَنَا السَحْقُ بَنُ سَعِيْدٍ عَنْ اَبِيهِ عَنْ اَبِي مُوسَى حَدِّئُنَا هَاشُمُ بَنُ الْقَاسِمِ حَدَّثَنَا السَحْقُ بَنُ سَعِيْدٍ عَنْ اَبِيهِ عَنْ اَبِي مُوسَلَى حَدُّنُنَا هَا اللهُ عَنْ الْمَي اللهُ عَنْ الْمِي اللهُ عَنْ اللهِ وَدِمَةً وَالنَّا مِ الْمَعْدُولُ الْمَاسُونَ وَالْمَامُ فَالَ الْفَيْدُ لَاكُولُ الصَادِقِ الْمَصْدُوقِ قَالُوا عَمَّ ذَاكَ قَالَ الْمُعْدُ وَمَةُ الله وَدِمَةً رَسُولِهِ عَنْ الله عَنْ عَرَى الْمَادُقِ الْمُسَادِقِ الْمُسْدُوقِ قَالُوا عَمَّ ذَاكَ قَالَ تُنْتَهَكُ ذُمَّةُ الله وَدُمِّةً رَسُولِهِ عَنْ الله عَنْ وَجَلًا قَلُولُ الْمُعْرُقُ مَافِي الْمِنْ الله عَنْ وَجَلً قُلُولُ الْمُعْرَادُ مَافِي الْمِنْ الله عَنْ وَجَلًا قَلُولُ الْمُسْرَقُ وَاللّهِ وَدُمِّةً رَسُولُهِ عَنْ الله عَنْ وَجَلًا قَلْولُ الْمُعْرَادُ مَافِي الْمُعْوَلُ مَافِي الْمُعْرَادُ مَافِي الْمُعْرَادُ مَافِي الْمُعْرَادُ الله عَنْ وَجَلًا قَلْكُ وَمُ اللّهُ وَلَا مُولُ الْمُعْرَادُ مَا فَعَلْ اللّهِ وَالْمَا وَالْمَا الْمُعْرَادُ اللّه عَلَى اللّهُ عَلَى اللّه عَرَّاتُ اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ الْمُ الْمُعَلِي الْمُعْمُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ ال

২৯৪১. আশী (রা) বর্ণনা করেন, নবী (স)-এর নিকট থেকে কুরআন ও এ কুদ্র সহিফাখানীতে (পৃত্তিকা) যা আছে তা ছাড়া আমরা আর কিছুই লিপিবছ করে রাখিনি। নবী (স) বলেছেন, আয়ের নামক জায়গা হতে অমুক জায়গা পর্যন্ত মদীনা হারাম তথা

সম্মানিত বা নিষিদ্ধ এলাকা। কাজেই যে ব্যক্তি এর মধ্যে কোন নতুন জ্ঞিনিস প্রবেশ করাবে বা গুনাহ করবে অথবা নতুন বিষয়ের প্রচলনকারীকে (বিদায়াতী) আশ্রয়দান করবে তার ওপর আল্লাহ, ফেরেশতা ও সকল মানবকুলের লানত (বর্ষিত হবে)। তার কোন নফল বা ফর্য ইবাদাত কবুল হবে না। যে কোন মুসলমাননের পক্ষ থেকে (কোন মুসলিমকে) অভয় বা আশ্রয় দান সাধারণভাবে সকল মুসলমানেরই অভয় বা আশ্রয় দানের শামিল, সে নগণ্য ব্যক্তি হলেও। এখানে কেউ কোন মুসলমানের অসম্মান করলে তার প্রতি আল্লাহ, ফেরেশতা ও সকল মানবকুলের লানত (বর্ষিত হবে)। তার কোন নফল বা ফরয ইবাদাত গৃহীত হবে না। আর কোন ব্যক্তি স্বীয় প্রভুর অনুমতি ও ইচ্ছার বিরুদ্ধে কারো সাথে বন্ধুত্ব গড়ে তুললে তার প্রতিও আল্লাহ, ফেরেশতা ও সকল মানবকুলের লানত (বর্ষিত হয়)। তার কোন নফল বা ফরয ইবাদাত গৃহীত হয় না। অন্য একটি সূত্রে আবু ছুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত হয়েছে ঃ তিনি বলেন, সেই সময় তোমাদের পরিস্থিতি কেমন হবে যখন দিনার বা দিরহাম (অর্থাৎ অর্থ কড়ি) কিছুই তোমরা পবে না। তাঁকে জিজ্ঞেস করা হলো, হে আবু হুরাইরা (রা), কিভাবে তা হবে বলে আপনার ধারণা (হলো)? তিনি वनलन, भारता य মহान সন্তার হাতে আবু হুরাইরার প্রাণ, তাঁর শপথ করে বনছি, সত্যবাদী বলে স্বীকৃত [নবী (স)]-এর বাণী থেকে বলছি। লোকেরা জিজ্ঞেস করলো, এর কারণ কি হবে ? তিনি বললেন, আল্লাহ ও তাঁর রসলের অংগীকার ও জিম্মাদারীর (ইসলামী রাষ্ট্রে অমুসলমানদের জীবন ও সম্পদের নিরাপত্তা দানের) অবমাননা করা হবে। সূতরাং যিদ্মিদের হৃদয়কে আল্লাহ কঠিন করে দিবেন। তারা অর্থ (জিযিয়া) থেকে তোমাদেরকে বঞ্চিত করবে। অর্থাৎ জিযিয়া প্রদান করবে না।

٢٩٤٢ عَنِ الْاَعْمَشَ قَالَ سَاَلْتُ اَبَا وَائِلِ شَهِدْتٌ صِفِّينَ قَالَ نَعَمْ فَسَمِعْتُ سَهْلَ بَنَ حُنْدَلٍ وَلَوْ اَسْتَطْيِعُ اَنْ سَهْلَ بَنَ حُنْدَلٍ وَلَوْ اَسْتَطْيِعُ اَنْ اللَّهِ الْمَرَ النَّبِيِّ عَنَى عَوَاتَقِنَا لاَمْرٍ يُفْظُعُنَا اللَّا اللَّهَ اللَّهُ الل

২৯৪২. আ'মাশ (রা) বর্ণনা করেন, আমি আবু ওয়ায়েলকে জিজ্ঞেস করলাম, আপনি কি সিফফিনের যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করেছিলেন । তিনি বললেন, হাঁ। আর আমি সাহল ইবনে হানিফকে (যখন তাঁকে জিহাদ করার আগ্রহের অভাবের জন্য দোষারোপ করা হচ্ছিল) বলতে শুনেছি, "ওহে লোকেরা, তোমরা বরং নিজেদের সিদ্ধান্তকেই দোষারোপ করো।" আবু জানদালের ঘটনার দিন আমি দেখেছি, <sup>৬৭</sup> যদি আমি রস্লুল্লাহ (স)-এর নির্দেশ পালন না করে এড়িয়ে যেতে চাইতাম, তবে সেদিন এড়িয়ে যেতে পারতাম (এবং কাফেরদের

৬৭. আবু জানদাল এমন এক সময় ইসলাম গ্রহণ করেন যখন মুসলমানরা মক্কার মূশরিকদের সাথে হোদায়বিয়ার।
সন্ধিচ্ছি স্বাক্ষর করছিলো। আবু জানদাল তখনই মক্কা থেকে পালিয়ে আসেন। কিছু সন্ধির চুক্তি অনুসারে নবী
(স) তাকে মূশরিকদের কাছে ফেরত দিতে বাধ্য হন। অথচ সাহাবায়ে কেরাম তা চাইছিলেন না।—সম্পাদক

সাথে যুদ্ধ করতাম)। একমাত্র এ কাজটি ছাড়া (যার মধ্যে মুসলমানরা নিজেরাই নিজেদের বিরুদ্ধে লড়াই করছে) আমরা যখনই কোন ভয়াবহ কাজের জন্য তরবারী নিয়ে বেরিয়েছি তখনই সে কাজ আমাদের জন্য সহজতর হয়ে গিয়েছে।

২৯৪৩, আবু ওয়ায়েল (রা) বর্ণনা করেন, আমরা সিফফিনের যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করেছিলাম। সাহল ইবনে হানিফ সেখানে বললেন, হে লোকেরা ! তোমরা নিজেদের (সিদ্ধান্তের) ক্রটি উপলব্ধি করো। কেননা, হুদাইবিয়ার সন্ধির দিন আমি রসুলুল্লাহ (স)-এর সাথে ছিলাম। যদি যুদ্ধের প্রয়োজন দেখা দিতো, তাহলে অবশ্যই যুদ্ধ করতাম। এই সময় উমর ইবনে খাত্তাব আগমন করে বললেন, হে আল্লাহর রসুল ! আমরা কি হকের এবং তারা কি বাতিলের অনুসারী নয় ? তিনি বললেন, হাঁ। উমর বললেন, আমাদের নিহতরা জানাতে আর তাদের নিহতরা কি দোযখে যাবে না ১ তিনি (স) বললেন, হাঁ ! উমর বললেন, তাহলে আমরা দীনের ব্যাপারে কঠিন শর্ত মেনে নেবো কেন ? আমাদের ও তাদের মাঝে আল্লাহর তরফ থেকে কোন ফায়সালা না হতেই বা আমরা কেন ফিরে যাবো ? নবী (স) বললেন, হে খাত্তাবের পুত্র ! আমি আল্লাহর রসূল, আল্লাহ আমাকে কখনো ধ্বংস করবেন না ! এরপর উমর আবু বকরের কাছে গিয়ে নবী (স)-কে যা বলেছিলেন, তাঁকেও তাই বললেন। সব খনে আবু বকর বললেন, তিনি আল্রাহর রসুল। আল্লাহ তাঁকে কখনো ধ্বংস করবেন না। এ সময় সূরা আল ফাত্ই নাযিল হলে রস্লুল্লাহ (স) প্রথম থেকে শেষ অবধি তা উমরকে পাঠ করে শুনালেন। এবারও উমর জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহর রসূল, এটাই (হুদাইবিয়ার সন্ধি) কি বিজয় 🛽 তিনি বললেন, হাঁ, এটাই বিজয়।

٢٩٤٤ – عَنْ اَسْمَاءَ اِبْنَةِ اَبِيْ بَكْرٍ قَالَتْ قَدِمَتْ عَلَى أُمِّى وَهِيَ مُشْرِكَةٌ فِيْ عَهْدِ قُرَيْشٍ اِذَ عَاهَدُوْا رَسُوُلَ اللهِ ﴿ فَيْ وَمُدَّتِهِمْ مَعَ اَبِيْهَا فَاسْتَفْتَتْ رَسُوْلَ الله ﷺ فَقَالَتْ يَارَسُوْلَ اللهِ إِنَّ أُمِّي قَدِمَتْ عَلَىَّ وَهِيَ رَاغِبَة أَفَاصِلُهَا قَالَ نَعَمُ صِليْهَا -

২৯৪৪. আবু বকরের কন্যা আসমা (রা) বর্ণনা করেন। আমার আমা ছিলেন মুশরিক। তিনি কুরাইশ ও রসূলুল্লাহ (স)-এর মাঝে চুক্তি বলবৎ থাকা অবস্থায় তার পিতাকে সংগে নিয়ে আমার কাছে (মদীনায়) আগমন করলেন। আমি রস্লুল্লাহ (স)-কে বললাম, হে আল্লাহর রসূল, আমার মা আমার কাছে আগমন করেছেন। তিনি আমার পক্ষ থেকে ভালো প্রতিদান চান। আমি কি তার সাথে সুসম্পর্ক রাখবা ? তিনি বললেন, হাঁ, তুমি তার সাথে সুসম্পর্ক ও সম্ভাব বজায় রাখো।

२७१-अनुब्द्रि : छिन मिन अथवा निर्मिष्ठ সময়ের জন্য সদ্ধি করা।

7980 عَنِ الْبَرَاءِ اَنَّ النَّبِيُّ عَنَّ لَمَّا اَرَادَ اَنْ يَعْتَمِرَ اَرْسَلَ الِي اَهْلِ مَكَةً يَسْتَانِنُهُمْ لِيَدْخُلَ مَكَةً فَاشْتَرَطُوْا عَلَيْهِ اَنْ لاَ يُقْيِمَ بِهَا الاَّ ثَلاَثَ لَيَالِ وَلاَ يَدْخُلُهَا لِاَّ بِحُلُبَّانِ السِّلاَحِ وَلاَ يَدْعُو مِنْهُمْ اَحَدًا قَالَ فَاَخَذَ يَكْتُبُ الشَّرْطَ بَينَهُمْ عَلَيْ بَحُمَّدُ رَسُولُ اللهِ فَقَالُوا : لَوْ عَلَمْنَا بَنُ اَبِي طَالِبِ فَكَتَبَ هَذَا مَاقَاضَى عَلَيْهِ مُحَمَّدُ رَسُولُ اللهِ فَقَالُوا : لَوْ عَلَمْنَا اللهِ فَقَالُ اللهِ فَقَالُ اللهِ مَحَمَّدُ بَنُ عَبْدِ اللهِ وَانَا وَاللهِ رَسُولُ اللهِ قَالَ وَكَانَ عَبْدِ اللهِ فَقَالُ اللهِ قَالَ لَعْلِي الْمُحَمِّدُ بَنُ عَبْدِ اللهِ وَانَا وَاللهِ رَسُولُ اللهِ قَالَ وَكَانَ عَبْدِ اللهِ فَقَالَ عَلَيْ وَاللهِ لاَ اللهِ قَالَ وَكَانَ عَبْدِ اللهِ فَقَالُ عَلَيْ وَاللهِ لاَ اللهِ قَالَ وَكَانَ لَا يَكُثُو بَعْنَاكَ وَلَكِنَ اللهِ وَانَا وَاللهِ رَسُولُ اللهِ قَالَ وَكَانَ عَبْدِ اللهِ فَقَالُ عَلَيْ وَاللهِ لاَ اللهِ قَالَ وَكَانَ عَبْدِ اللهِ فَقَالُ عَلَيْ وَاللهِ لاَ اللهِ قَالَ وَكَانَ اللهِ فَقَالُ عَلَيْ وَاللهِ لاَ اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ال

২৯৪৫. বারাআ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ নবী (স) উমরা করার সংকল্প নিয়ে মঞ্চাবাসীদের নিকট সেখানে প্রবেশের অনুমতির জন্য লোক প্রেরণ করলে মঞ্চাবাসীরা শর্ত আরোপ করলো যে, তিন দিনের বেশী তিনি মঞ্চায় অবস্থান করতে পারবেন না, তরবারী কোষবদ্ধ করে প্রবেশ করতে হবে এবং কাউকে ইসলামের প্রতি আহ্বান জানাতে পারবেন না। আলী ইবনে আবু তালেব সন্ধির শর্তগুলো লিপিবদ্ধ করতে আরম্ভ করলেন এবং এতটুকু লিখলেন ঃ এ সন্ধি চুক্তি যদ্ধারা আল্লাহর রসূল মুহামাদ .....। (এ পর্যন্ত লিখলে) কাফেরগণ বললো, আমরা আপনাকে আল্লাহর রসূল বলে স্বীকার করলে তো আপনাকে বাধা প্রদানই করতাম না। বরং আনুগত্যের শপথ গ্রহণ করতাম। অতএব,

লিখুন এই চুক্তি যদ্বারা মুহাম্মাদ ইবনে আবদুল্লাহ সদ্ধি স্থাপন করছেন। নবী (স) বললেন, আল্লাহর শপথ, আমি মুহাম্মাদ ইবনে আবদুল্লাহ এবং আল্লাহর শপথ, আমি আল্লাহর রস্লও। বর্ণনাকারী বারাআ বলেন, তিনি লিখতে জানতেন না, আলী লিখছিল। বারাআ বলেন, তাই তিনি আলীকে বললেন, আল্লাহর রস্ল শব্দটি মুছে ফেলো। আলী বললেন, আল্লাহর শপথ, আমি কখনো তা মুছতে পারি না। তিনি (স) বললেন, তাহলে আমাকে দেখিয়ে দাও। অতপর আলী (রা) (জায়গাটি) দেখিয়ে দিলে নবী (স) স্বহস্তে তা মুছে ফেললেন। পরের বছর তিনি উমরার জন্য মক্কায় প্রবেশ করলেন। নির্দিষ্ট সময় (তিন দিন) অতিবাহিত হলে মক্কাবাসীগণ আলীকে বললো, আপনাদের নেতাকে বলুন, তিনি এখন চলে যাক। আলী রস্লুল্লাহ (স)-এর কাছে বিষয়টি উত্থাপন করলে তিনি বললেন, হাঁ তাই-ই করছি। অতপর তিনি সেখান থেকে (মদীনার দিকে) যাত্রা করলেন।

২৩৮-অনুচ্ছেদ ঃ অনির্দিষ্ট কালের জন্য চ্কিবদ্ধ হওয়া। নবী (স)-এর উক্তি ঃ হে ইয়াহ্দীগণ ! আল্লাহ যতদিন তোমাদেরকে এ ভূখন্ডে থাকতে দেবেন আমি ততদিনই তোমাদেরকে অবস্থান করতে দেব।

২৩৯-অনুচ্ছেদ ঃ বিনা পারিশ্রমিকে মুশরিকদের লাশ কৃপে নিক্ষেপ করা।

২৯৪৬. আবদুল্লাহ (রা) বর্ণনা করেন, রস্লুল্লাহ (স) সিজদারত ছিলেন, এই সময় মুশরিক কুরাইশদের কিছু লোক তাঁর চারপাশে বসেছিল। উকবা ইবনে আবু মুয়ীত একটা উটের নাড়ীভূড়ি নবী (স)-এর পিঠের ওপর নিক্ষেপ করলো। তিনি মস্তক অবনত করে সিজদাতেই থাকেন। এমন সময় ফাতেমা (রা) এসে তাঁর পিঠের উপর হতে নাড়ীভূড়ি ফেলে দিলেন এবং যারা এরপ দুর্বব্যহার করেছে তাদের জন্য বদদোয়া করলেন। নবী (স) বদদোয়া করে বললেন, হে আল্লাহ, কুরাইশ প্রধানকে ধ্বংস করে দাও। হে আল্লাহ, আবু জাহল ইবনে হিশাম, উতবা ইবনে রাবীআ, শায়বাহ ইবনে রাবীআ, উকবা ইবনে আবু মুয়ীত এবং উমাইয়া ইবনে খালফকে অথবা (বর্ণনাকারীর সক্ষেহ) উবাই ইবনে খালফকে

ধ্বংস কর। আবদুল্লাহ বলেন, এদের অধিকাংশকে আমি বদরের যুদ্ধে নিহত হতে দেখেছি। উমাইয়া অথবা উবাই ছাড়া সবার লাশকে একটি কৃপে নিক্ষেপ করা হয়েছিল। উমাইয়া অথবা উবাইয়ের দেহ ছিল মাংসল ও মেদ বহুল। কৃপে নিক্ষেপের জন্য সাহাবাগণ যখন তার লাশ টেনে নিয়ে যাচ্ছিলেন সে সময় তার দেহের সমস্ত সংযোগ স্থল খুলে যায়।

২৪০-অনুচ্ছেদ ঃ নেককার অথবা বদকার যার সাথেই বিশ্বাসঘাতকতা করা হোক না কেন তা গোনাহ।

٧٩٤٧ عَنْ اَنْسٍ عَنِ النَّبِيُّ قَالَ لِكُلِّ غَادِرٍ لِوَاءُ بَوْمَ الْقَيَامَةِ قَالَ اَحَدُهُمَا يُنْصَبُ وَقَالَ الْاَخْرُ يُرَى يَوْمَ الْقَيَامَة يُعْرَفُ بِه \_

২৯৪৭ আনাস (রা) নবী (স) থেকে বর্ণনা করেন। প্রত্যেক বিশ্বাসঘাতকের জন্য কিয়ামতের দিন একটা পতাকা থাকবে। বর্ণনাকারীদের একজন বলেছেন, তা উল্লোলিত হবে। অপরজন বলেছেন, কিয়ামতের দিন তা এমনভাবে রাখা হবে যদ্বারা তাকে চিহ্নিত করা যাবে।

٢٩٤٨ عَنْ أَبْنِ عُمَرَ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيِّ عَيْقُولُ لِكُلِّ غَادِرٍ إِوَاءِ يُنْصَبُ لِغَدُرَتِهِ ـ

২৯৪৮. ইবনে উমর (রা) বলেন, আমি নবী (স)-কে বলতে শুনেছি, প্রত্যেক বিশ্বাস-ঘাতকের জন্যই একটি পতাকা উত্তোলিত হবে যা তার বিশ্বাসঘাতকতার প্রতীক হবে।

২৯৪৯. ইবনে আব্বাস (রা) বর্ণনা করেন, রস্পুল্লাহ (স) মক্কা বিজয়ের দিন ঘোষণা করেছেন, এখন আর হিজরাতের প্রয়োজন নেই। বরং প্রয়োজন তথু জিহাদের এবং জিহাদের পরিস্থিতি না থাকলে (জিহাদের) নিয়াতের। তোমাদেরকে যখনই জিহাদের জন্য

আহবান জানানো হবে তখনই সাড়া দেবে। মক্কা বিজয়ের দিন তিনি আরো বলেছিলেন, পৃথিবী ও আকাশ সৃষ্টির দিন হতেই আল্লাহ এ শহরকে (মক্কা) মহাসন্দানিত করে দিয়েছেন এবং আল্লাহ কর্তৃক সন্মানিত করে দেয়ার কারণেই এ শহর কিয়ামত পর্যন্ত সন্মানিত থাকবে। আমার পূর্বে কারো জন্য এখানে লড়াই বা রক্তপাত হালাল ছিল না এবং একদিনের কিছু সময় ছাড়া আমার জন্যও তা হালাল করা হয়নি। কাজেই আল্লাহর দেয়া সন্মান ও মর্যাদার কারণে কিয়ামত পর্যন্ত তা সন্মানিত থাকবে। এখানকার কাঁটা (গাছ) উৎপাটিত করা যাবে না, কোন জম্ভুকে বিতাড়িত করা যাবে না, চেনার বা প্রচারের উদ্দেশ্য ছাড়া কোন পড়ে থাকা জিনিস উঠানো যাবে না, খালি জায়গায় অবস্থানকারী কোন লোককে সরিয়ে দেয়া যাবে না এবং ঘাসও কাটা যাবে না। এ কথা তনে আব্বাস (রা) বললেন, হে আল্লাহর রসূল ! ইজখির ঘাসের কথা বাদ রাখুন। কেননা, তা বাড়িতে ও স্বর্ণকারের প্রয়োজনে ব্যবহৃত হয়। নবী (স) বললেন, হাঁ, তবে ইজখির ঘাস কাটা যাবে।

৬৮. মকার হারাম বা সন্মানিত হওয়ার বড় প্রমাণ এই যে, হাজার হাজার বছর ধরে লক্ষকোটি মানবসন্তান এ পবিত্র শহরটিকে সভিয়কার অর্থে সন্মান প্রদর্শন করে আসছে এবং সভিয়কার শান্তি এ মর্যাদার শহর হিসেবেই তা টিকে আছে। হাজার হাজার বছর কাল পরিক্রমায় বিশ্বের অসংখ্য জনপদ ও শহর লভভভ হয়ে গিয়েছে। কিন্তু আইয়ামে জাহেলিয়ার তমসাক্ষ্ম যুগেও যখন গোটা আরব উপধীপের কোথাও শান্তি ছিল না তখনও এই পবিত্র শহরে নিরবিক্ষ্ম শান্তি বিরাজমান ছিল। এমনকি উপনিবেশবাদী (শাসনের) দীর্য যুগেও তার শান্তি, পবিত্রতা ও মর্যাদা অক্ষ্ম ছিল—যদিও গোটা দনিয়া তাতে আন্দোলিত হয়েছে।

#### অধ্যায়-৩৩

# کتاب بدء الخلق (সৃष्टित সृहनात वर्षना)

### ১-অনুদ্দেদ ঃ মহান আল্লাহর বাণী ঃ

وُهُو َالَّذِي يَبِدَؤُ الْخَلَقَ ثُمَّ يُعِيدُه وَهُو اَهُونُ عَلَيهِ مَّ الْخَلَقَ ثُمَّ يُعِيدُه وَهُو اَهُونُ عَلَيهِ مَّ "আর তিনিই সেই সন্তা, যিনি সৃষ্টির স্চনা করেন, পূর্নবার (মৃত্যুর পর) তিনি তা পুনরুজ্জীবিত করবেন এবং এটি তার পক্ষে খুব সহজ কাজ।"(আর ক্লম ঃ ২৭) (এবং এ প্রসংগে) রাবী ইবনে খুসাইম এবং হাসান (বসরী) (র) বলেন, সবকিছুই আল্লাহর পক্ষে সহজ।

. ٢٩٥٠ عَنْ عِمْرَانَ بُنِ حُصَيْنٍ قَالَ جَاءَ نَفَرٌ مِّنْ بَنِيْ تَمَيْمِ إلَى النَّبِيِّ عِيْقَ فَقَالَ يَا بَنِيْ تَمَيْمِ إلَى النَّبِيِّ عِيْقَ فَقَالَ يَا بَنِيْ تَمَيْمٍ اللَّي النَّبِيُّ الْمَعْنِ فَقَالَ يَا بَنِيْ تَمَيْمٍ قَالُوْ قَبِلْنَا فَاَخَذَ النَّبِيُّ فَقَالَ يَا آهُلُ الْيَمَنِ الْفَبْقُ النَّبِيُّ لَمْ يَقْبَلْهَا بَنُوْ تَمَيْمٍ قَالُوْ قَبِلْنَا فَاَخَذَ النَّبِيُّ فَقَالَ يَا عَمْرَانُ رَاحِلَتُكَ تَقَلَّتُتُ لَيْتَنِي لَمْ اَقَمْ لَ عَمْرَانُ رَاحِلَتُكَ تَقَلَّتُتُ لَيْتَنِي لَمْ اَقَمْ لَهُ الْفَارِي وَالْعَرْشِ فَجَاءَ رَجُلٌ فَقَالَ يَا عَمْرَانُ رَاحِلَتُكَ تَقَلَّتُتُ لَيْتَنِي لَمْ اَقَمْ لَ

২৯৫০. ইমরান ইবনে হুসাইন (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, বানু তামীমের একদল লোক নবী (স)-এর খেদমতে হাজির হল। তিনি তাদের বলেন, "হে বানু তামীম ! ভভ সংবাদ গ্রহণ কর।" তারা বলল, আপনি সুখবর তো দিয়েছেন, এখন কিছু দান করুন। এতে নবীর চেহারার রং বদলে গেলো। এরই মধ্যে ইয়ামেনের লোকজন আসল। নবী (স) বললেন, হে ইয়ামানবাসী, বানু তামীম তো ভভ সংবাদ গ্রহণ করলো না, তোমরা তা গ্রহণ কর। তারা বলল, আমরা গ্রহণ করলাম। অতপর নবী (স) সৃষ্টির সূচনা ও আরশ সম্বন্ধে বলতে লাগলেন। এমনি সময় এক লোক এসে বলল, হে ইমরান, তোমার বাহন (উট্রা)-টি পালিয়ে গেছে। (ইমরান এ বলে আক্ষেপ করেছেন) হায়! আমি যদি একথায় ওঠে না যেতাম।

۲۹۰۱ – عَنْ عِمْرَانِ بْنِ حُصَيْنِ قَالَ دَخَلْتَ عَلَى النَّبِيُّ ﷺ وَعَقَلْتُ نَاقَتِيْ بِالْبَابِ فَاتَاهُ نَاسٌ مِنْ بَنِيْ تَمْيِمٍ فَقَالَ اَقْبَلُوْا الْبُشْرَى يَابَنِي تَمْيُمٍ قَالُوْا قَدْ بَشَّرْتَنَا فَاعْطِنَا مَرَّتَيْنِ ثُمَّ دَخَلَ عَلَيْهِ نَاسٌ مِنْ اَهْلِ الْيَمَنِ فَقَالَ اَقْبَلُوْا الْبُشْرَى يَا اَهْلَ الْيَمَنِ اذْ لَمْ يُقْبَلُهَا بَنُوْ تَمْيِمٍ قَالُوْا قَدْ قَبِلْنَا يَا رَسُولَ اللهِ قَالُوْا جِئْنَاكَ نَسَالُكَ عَنْ هٰذَا الْاَمْرِ قَالَ كَانَ اللّٰهُ وَلَمْ يَكُنْ شَيْءٌ غَيْرُهُ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ وكَتَبَ فِي الذِّكْرِ كُلُّ شَيْءٍ وَخَلَقَ السّمَوَاتِ وَالْاَرْضَ فَنَادَى مُنَادِ ذَهَبَتْ نَاقَتُكَ يَا إِبْنَ الْحُصَيْنِ فَاطَلَقْتُ فَاذَا هِي يَقْطَعُ دُوْنَهَا السّرَابُ فَوَاللّٰهِ لَوَدُدْتُ انِّي كُنْتُ تَرَكْتُهَا وَرَقِي عِيْسَىٰ عَنْ رَقَبَةً عَنْ قَيْسٍ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ طَارِقٍ بْنِ شَهَابٍ قَالَ سَمِعْتُ وَرَقِي عِيْسَىٰ عَنْ رَقَبَةً عَنْ قَيْسٍ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ طَارِقٍ بْنِ شَهَابٍ قَالَ سَمِعْتُ عُمْرَ رَضِي اللّٰهُ عَنْهُ يَقُولُ قَامَ فَيْنَا النّبِي فَي مَقَامًا فَاخْبَرَنَا عَنْ بَدْءَ الْخَلْقِ حَتْمَ دَخَلَ اهْلُ الْجَنّةِ مَنَازِلَهُمْ وَاهْلُ النَّارِ مَنَازِلَهُمْ حَفِظَ ذَلِكَ مَنْ حَفْظَهُ وَنَسِيهُ مَنْ نَسِيهُ .

্২৯৫১. ইমরান ইবনে হুসাইন (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, আমি আমার উদ্ভীকে দরজার সাথে বেঁধে নবী (স)-এর মজলিশে হাজির হলাম। তখন তাঁর দরবারে বানু তামীমের কিছু লোক আসল। তিনি বললেন, হে বানু তামীম। তভ সংবাদ গ্রহণ কর। (জবাবে) তারা দু'বার বলল, আপনি শুভ সংবাদ তো গুনিয়েছেন, এবার কিছু দানও করুন। পরক্ষণে নবী (স)-এর খেদমতে ইয়ামানের কিছু লোক আসলে তিনি তাদেরকে বললেন, হে ইয়ামানবাসী, ভভ সংবাদ গ্রহণ কর। কেননা, বানু তামীম তা প্রত্যাখ্যান করেছে। তারা জবাব দিল, হে আল্লাহর রসূল, আমরা তা কবুল করলাম। আমরা এই (অর্থাৎ সৃষ্টির সূচনা) সম্পর্কে আপনাকে কিছু জিজ্ঞেস করার জন্য এসেছিলাম। নবী (স) ইরশাদ করলেন, আদিতে একমাত্র আল্লাই-ই ছিলেন এবং তিনি ছাড়া আর কিছুই ছিল না। (তারপর তিনি তার আরশ অর্থাৎ সিংহাসন সৃষ্টি করলেন।) অতপর পানির ওপর তার আরশ স্থাপিত হল। এবং তিনি প্রত্যেকটি জিনিস কিতাব তথা লওহে মাহফুযে লিপিবদ্ধ করলেন এবং আসমান ও জমিন সৃষ্টি করলেন। (ইমরান বলেন, এ সময় জনৈক ব্যক্তি হাঁক ছাড়লো, হে ইবনে হুসাইন ! আপনার উদ্ভী পালিয়ে গেছে। তখন আমি (উদ্ভীর খৌজে) চলে গেলাম। দেখলাম, উদ্ভীটি এতদূর ভেগে গেছে যে, তার এবং আমার মধ্যে মরীচিকাময় প্রান্তরের ব্যবধান হয়ে দাঁড়িয়েছে। আল্লাহর কসম, (তখন) আমার ইচ্ছা হল, যদি আমি উদ্রীটিকে একেবারেই পরিত্যাগ করতাম !

ঈসা রাকাবা থেকে, তিনি কায়েস বিন মুসলিম থেকে, তিনি তারিক বিন শিহাব থেকে বর্ণনা করেছেন, (তারিক) বলেছেন, আমি উমর (রা)-কে বলতে শুনেছি, নবী (স) আমাদের মাঝে একস্থানে দাঁড়ালেন এবং সৃষ্টির সূচনা সম্পর্কে আমাদের অবহিত করলেন, এমনকি( এটুকুও বললেন যে,) বেহেশতবাসী ও দোযধবাসী তাদের স্ব স্ব নির্দিষ্ট স্থানে চলে গেল। এই কথাটি যে স্বরণ রাখতে পেরেছে, রেখেছে আর যে ভুলবার সে ভুলে গেছে।"

٢٩٥٢ – عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ اللَّهِ أَرَاهُ يَقُولُ اللَّهُ تَعَالَى يَشْتَمَنِيْ شَتَمَنِيْ الْبَعْ بَعْنَ اللَّهُ تَعَالَى يَشْتَمُهُ فَقَـوْلُهُ إِبْنُ النَّمَ وَمَا يَنْبَغِي لَهُ اَمَّا شَتَمُهُ فَقَـوْلُهُ إِبْنُ النَّمَ وَمَا يَنْبَغِي لَهُ اَمَّا شَتَمُهُ فَقَـوْلُهُ إِنْ النَّهُ وَلَدًا وَاَمَّا تَكُنْفِيْهُ فَقُولُهُ لَيْسَ يُعِيْدُنِيْ كَمَا بَدَانِيْ \_

২৯৫২. আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি রেওয়ায়েত করেছেন, রস্পুল্লাহ (স) বলেছেন ঃ "মহিমান্তিত আল্লাহ বলেন, আদম সন্তান আমাকে গালি দেয়। অথচ আমাকে গালি দেয়া তার শোভা পায় না। আর আমাকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করে। অথচ তা করা তার অনুচিত।" "নিশ্চয়ই আমার সন্তান আছে"—তার এ উক্তিই আমাকে তার গালি দেয়া এবং "আল্লাহ যেভাবে আমাকে সৃষ্টি করেছেন, সেভাবে পুনঃ সৃষ্টি করবেন না"—তার এ উক্তিই আমার প্রতি তার মিথ্যারোপ করা।"

٢٩٥٣ - عَنْ اَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ لَمَّا قَضَى اللهُ الْخَلْقَ كَتَبَ فِي ٢٩٥٣ عَنْ اللهُ الْخَلْقَ كَتَبَ فِي كِتَابِهِ فَهُوَ عِنْدَهُ فَوْقَ الْعَرْشِ إِنَّ رَحْمَتِي غَلَبَتْ غَضَبِي ـ

২৯৫৩. আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, রস্পুল্লাহ (স) ইরশাদ করেছেন ঃ আল্লাহ যখন সৃষ্টিকর্ম সমাধা করেন, তখন তাঁর কিতাবে২ লিখে নেন, —"নিচ্যুই আমার ক্রোধের চেয়ে আমার করুণা প্রবল"এবং তা আরশের ওপর আল্লাহর নিকট বিদ্যমান।

২-অনুচ্ছেদ ঃ সাত যমীনের বৈশিষ্ট্য বর্ণনা। মহান আল্লাহর বাণী ঃ

اَللَّهُ الَّذِيْ خَلَقَ سَبْعَ سَمُواتٍ وَمِنَ الْاَرْضِ مِثْلَهُنَّ يَتَنَزَّلُ الْاَمْرُ بَيْنَهُنَّ لِتَعْلَمُوا اَنَّ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيءٍ قَدِيْرٌ وَاَنَّ اللَّهَ قَدْ اَحَاطَ بِكُلِّ شَيءٍ عَلِمًا ـ

"আল্লাহ সেই সন্তা, যিনি সাত আসমান সৃষ্টি করেছেন এবং অনুরূপ সাত যমীনও। এওলোর মধ্যে (আল্লাহর) বিধান নাযিল হয়। (এসব বলার উদ্দেশ্য) যেন ভোমরা অবগত হতে পার যে, নিক্যাই আল্লাহ সবকিছুর ওপর সর্বশক্তিমান এবং আল্লাহ অবশ্যই নিজ জ্ঞানের আওতার সবকিছুকেই আবদ্ধ রেখেছেন।"(সূরা আত্ তালাক ঃ ১২)

المر فوع अश्रमान الحبك अत छिखि المحكلة । जात नमान ७ بروية अर्थे । जात नमान ७ بروية المرافوع المرافع المر

القت । প্রবণ করল ও মান্য করল। القت । পৃথিবীর সকল মৃতকে বাইরে নিক্ষেপ করবে এবং খালি হয়ে যাবে। الملك তাকে বিছিয়ে দিয়েছে। إلساهرة । ভূপৃষ্ঠ—যা সকল জীব জন্তুর শয়ন জাগরণের স্থান।

٢٩٥٤ - عَنْ اَبِيْ سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمْنِ وَكَانَتْ بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَنَاسٍ خُصُوْمَةُ فِي اَرْهُنِ فَدَخَلَ عَلَى عَائِشَةَ فَذَكَرَ لَهَا ذَٰلِكَ فَقَالَتْ يَا اَبَا سَلَمَةَ اِجْتَنِبِ الْاَرْضَمِ فَانِثْ رَسُولُ اللهِ ﷺ قَالَ مَنْ ظَلَمَ قَيْدَ شَبْرٍ طُوِّقَةُ مِنْ سَبْعِ اَرْضَيْنَ ـ فَإِنَّ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَرَضْيْنَ ـ

এটি হাদীসে কুদসী। এর ভাষা রস্পুলাহ (স)-এর কিন্তু ভাব আল্লাহর। তাই 'আল্লাহ বলেন', বলা হয়েছে।
 এখানে 'কিতাব'-এর অর্থ 'লাওহে মাহফুক্ক' যার বাংলা প্রতিশব্দ 'সুরক্ষিত ফলক'।

২৯৫৪. আবু সালমা ইবনে আবদুর রহমান (রা) হতে বর্ণিত। কয়েকজন লোকের সঙ্গে জমি নিয়ে তাঁর বিবাদ ছিল। আবু সালমা আয়েশা (রা)-এর খেদমতে এসে তাঁর কাছে ব্যাপারটি ব্যক্ত করলেন। আয়েশা (রা) বললেন, হে আবু সালমা ! জায়গা জমির (ঝামেলা) এড়িয়ে চল। কেননা, রস্পুলাহ (স) ইরশাদ করেছেন, যে লোক এক বিঘত পরিমাণও (পরের) জমি যুশুম করে আত্মসাত করেছে, (কিয়ামতের দিন) সাত তবক যমীনের হার [গলবেড়ী (হাসুলির মত) বানিয়ে] তার গলায় পরানো হবে।

٢٩٥٥ - عَنْ سَالِمِ عَنْ آبِيهِ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ مَنْ آخَذَ شَيْئًا مِنَ الْاَرْضِ بِغَيْرِ حَقِّهِ خُسنِفَ بِهِ يَوْمُ الْقَبِمَةِ اللَّى سَبْعِ اَرَضِيْنَ ـ

২৯৫৫. সালেম (রা) তাঁর পিতা থেকে বর্ণনা করছেন, নবী (স) ইরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তি নাহক (কারো) যমীনের সামান্যতম অংশও আত্মসাত করেছে, কিয়ামতের দিন সাত তবক যমীনের নীচে তাকে ধসিয়ে দেয়া হবে।

٢٩٥٦ عَنْ اَبِيْ بَكَرَةَ عَنِ النَّبِيُ عَ قَالَ الزَّمَانُ قَدِ اسْتَدَارَ كَهَيْئَتِهِ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْاَرْضَ السَّنَةُ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا مِنْهَا اَرْبَعَةُ حُرُمُ ثَلاَئَةٌ مُتُوالِيَاتُ نُو الْقَعْدَة وَذُو الْحَجَّة وَالْلَحَرَّمُ وَرَجَبُ مُضَرَ الَّذَيْ بَيْنَ جُمَادٰي وَشَعْبَانَ ـ نُو الْقَعْدَة وَذُو الْحَجَّة وَالْلَحَرَّمُ وَرَجَبُ مُضَرَ الَّذَيْ بَيْنَ جُمَادٰي وَشَعْبَانَ ـ

২৯৫৬. আবু বাকারা (রা) নবী (স) থেকে বর্ণনা করেছেন, নবী (স) বলেছেন, আল্লাহ যেদিন আকাশ মন্ডলী ও পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন, সেদিন কাল (এর আবর্তন) যে রূপ ছিল, (বছর) আবর্তিত হতে হতে আজও তা সে অবস্থায় বিদ্যমান রয়েছে। বছরে বার মাস। এর মধ্যে চার মাস মহাসন্মানিত। ওই চার মাসের মধ্যে যুলকাদা, যুল হাজ্জাহ ও মুহাররম—মাস তিনটি পর পর রয়েছে। বাকী মাসটি একক রজব। তা জুমাদা ও শাবান মাসের মধ্যে (অবস্থিত)। ৩

٢٩٥٧ - عَنْ سَعَيْد بْنِ زَيْد بْنِ عَمْرِو بْنِ نُفَيْلٍ أَنَّهُ خَاصَمَتْهُ أَرُولَى فَيْ حَقَّ زَعْمَتُ أَنَّهُ أَنْتَقَصَ مِنْ حَقِّهَا شَيْئًا أَشْهَدُ لَسَمِعْتُ أَنَّهُ أَنْتَقَصَ مِنْ حَقِّهَا شَيْئًا أَشْهَدُ لَسَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ يَقُلُ مَنْ أَخَذَ شَبْرًا مِنَ الْأَرْضِ ظُلُمًا فَانَّهُ يُطُوَّقَهُ يَوْمَ الْقَيَامَةِ مِنْ اللهِ ﷺ وَلَا اللهِ عَنْ يَقُلُ لَيْ مَنْ أَبِي الزِّنَاد عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ لِي سَعَيْدُ بَنُ نَيْدٍ دَخَلْتُ عَلَى النَّبِي ﴿ - - اللهِ النَّبِي ﴿ - - اللهِ النَّبِي ﴿ النَّبِي ﴿ اللهِ النَّبِي ﴿ اللهِ النَّبِي اللهِ النَّبِي ﴾ والنَّبِي النَّبِي ﴿ - اللهِ النَّبِي النَّبِي اللهِ اللهِ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ

পৃষ্টির শুরুতে কালের যে গতি, দিন ও মাসের যে রূপ ছিল, আন্ধও তা ত্বন্থ অনুরূপ রয়েছে। এতে কোনই পরিবর্তন হয়নি।
 সামানিত চার মালে যুক্ত বিগ্রহ হারাম, 'স্কুমাদা' দারা এখানে স্কুমাদাল আধিয়ার বৃধানো হয়েছে।

২৯৫৭. সাঈদ ইবনে যায়েদ ইবনে আমর ইবনে নুফাইন (রা) হতে বর্ণিত। আরওয়া নামে জনৈকা মহিলা তার ধারণা মতে অভিযোগ আনে যে, সাঈদ (জমি সংক্রান্ত) তার হক নষ্ট করেছেন। তাই তাঁর বিরুদ্ধে মহিলাটি মারওয়ানের কাছে মামলা দায়ের করে। (তা ওনে) সাঈদ বলেন, মহিলাটির সামান্যতম হকও কি আমি নষ্ট করতে পারি ? আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি, আমি রস্পুলাহ (স)-কে বলতে ওনেছি, যে ব্যক্তি (অপরের) এক বিঘত যমীনও জ্যোর জুপুম করে আত্মসাত করলো, কিয়ামতের দিন সাত তবক যমীনের শৃংখল তার গলায় পরিয়ে দেয়া হবে।

ইবনে আবৃ্য যিনাদ হিশাম ও তাঁর পিতা থেকে বর্ণনা করতে গিয়ে এই শব্দুলো উল্লেখ করেছেন যে, আমাকে সাঈদ ইবনে যায়েদ এভাবে বলেছেনঃ আমি নবী (স)-এর নিকট হাযির হয়েছিলাম।

৩-অনুচ্ছেদ ঃ তারকারাজি। আল্লাহর বাণী ঃ وَلَقَدُ زَيِّنًا السَّمَاءَ المُّنْيَا بِمَصَابِيْحَ "এবং আমি পৃথিবীর নিকটতম আসমানকে (প্রথম আসমানকে) অসংখ্য আ্লোকমালায় (নক্ষত্র হারা) সুসজ্জিত করেছি।" (আল মুলক ঃ ৫)

কাতাদা (রা) বলেন, এসব তারকারাজি সৃষ্টির উদ্দেশ্য তিনটি। আসমান সুসজ্জিত করা, শরতানদের বিতাড়িত করা এবং পথ ও দিক নির্ণরের নিদর্শন বানানো যে এই তিন-এর অতিরিক্ত অন্য কোন ব্যাখ্যা দিল সে ভূল করলো, নিজের প্রাপ্য হারালো এবং এমন ব্যাপারে মাথা খাটালো যে ব্যাপারে তার কোন জ্ঞানই নেই। আর ইবনে আল্লাস বলেন, هشها অর্থ পরিবর্তিত হওয়া, با و তৃণরাজি গরুছাগল যা খার। برزخ সৃষ্টি, يرزخ সৃষ্টি, يرزخ বিছানো, যেমন আল্লাহর তায়ালার বাণী الغلب এবং পৃথিবীতে তোমাদের জন্য রয়েছে অবস্থানের জায়গা (আবাসস্থল) এথং বল্প।

8-जनुत्रिप । اَلشَّمْسُ وَالْقَمَرُ بِحُسْبَان । "সূর্য ও চন্ত্র কিভাবে একটি বৃত্তের মধ্যে আবর্তন করে।"

मुজादिদ বলেন, حسبان এর অর্থ তারা যেন একটি চাক্কির মতো খুরছে। অন্যেরা বলেছেন, এমন নির্দিষ্ট হিসাব ও নির্ধারিত খ্বানের সঙ্গে (নিরাব্রিত ও পরিচালিত) যে, চন্দ্র-সূর্য তা লংঘন করতে পারে না। হিসাবকারীদের দলকে 'ছ্সবান' বলা হর। যেমন ان تدرك। আরু আর ضحاها هاشهبان অর্থ তার জ্যোতি ও উজ্জলতা। القمر ان تدرك। (চন্দ্র-সূর্য) একের উজ্জলতাকে অপরের জ্যোতি ঢাকতে পারে না এবং তা উভরের পক্ষে অসম্ভব। سابق النهار। রজনী দ্রুত দিবসকে অতিক্রম করে। تسلخ অর্থাৎ একটি থেকে অপরটিকে বের করে আনি।

واهية وهيها অর্থ তার বিদীর্ণ হওয়া। ارجائها তার সেই অংশ যা বিদীর্ণ হয়নি। কাজেই কেরেশতারা আকাশের উভয় পার্থে থাকবে। যেমন প্রচলিত কথায় বলা হয় অর্থাৎ কুপের তীরে। اغملش وجن (উভয় শব্দের) অর্থ অলভার হয়ে গেল। হাসান বলেছেন, كورت অর্থ সংকুচিত ও দলিত মথিত করে দেয়া হবে—যাতে তার জ্যোতি ও উজ্জলতা নিশেষ হয়ে যাবে। واليل وما وسق সমপরিমাণ হলো চল্রসূর্যের কক্ষ ও নিধারিত স্থান। بروجا

দিবাভাগে সূর্যের সঙ্গে হয়ে থাকে। ইবনে আজ্ঞাস বলেছেন, الحرور নিশীথে এবং
দিবসে হয়ে থাকে। কথিত আছে, يولج অর্থ দলন করছে। وليجه অর্থ এমন
প্রতিটি বন্ধু বা তুমি অন্যটির মধ্যে চুকিয়েছ।

٢٩٥٨ – عَنْ آبِي ذَرِّ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ عَنَّ لَإِي ذَرِّ حِيْنَ غَرَبَتِ الشَّمْسُ أَتَدْرِيُ الْنَانَ تَذْهَبُ حَتَّى تَسْجَدَ تَحْتَ الْعَرْشِ الْنَنَ تَذْهَبُ حَتِّى تَسْجَدَ تَحْتَ الْعَرْشِ الْنَنَ تَذْهَبُ حَتِّى تَسْجَدَ تَحْتَ الْعَرْشِ فَتَسْتَاذِنَ فَيُوْذَنُ لَهَا وَيُوشِكُ أَنْ تَسْجُدُ قَلاَ يُقْبَلَ مِنْهَا وَتَسْتَاذِنَ فَلاَ يُوْذَنَ لَهَا يُوْذَنَ لَهَا وَيُوشِكُ أَنْ تَسْجُدُ قَلاَ يُقْبَلَ مِنْهَا وَتَسْتَاذِنَ فَلاَ يُوْذَنَ لَهَا يُوْذَنَ لَهَا وَيُوسِكُ أَنْ تَسْجُدُ قَلاَ يُقْبَلُ مِنْهَا وَتَسْتَاذِنَ فَلاَ يُوْذَنَ لَهَا يُودَنَ لَهَا يُودَى الْمَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ال

২৯৫৮. আবু যার (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, "একদিন সূর্য অন্ত গেলে নবী (স) আমাকে জিজ্জেস করলেন, তুমি কি জান, সূর্য কোথায় যায় ? আমি জবাব দিলাম, আল্লাহ ও তাঁর রসূলই ভালো জানেন। তিনি বললেন, তা যেতে যেতে আরশের নীচে পৌছে (আল্লাহকে) সিজদা করে। অতপর (পুনরায় উদিত হওয়ার) অনুমতি চায় এবং তাকে অনুমতি দেয়া হয়। এমন এক সময় আসবে যখন সে সিজদা করবে কিন্তু তা কবুল হবে না এবং (যথারীতি উদিত হওয়ার) অনুমতি চাইবে। কিন্তু সে অনুমতি আর মিলবে না। (বরং) তাকে নির্দেশ দেয়া হবে, যে পথে এসেছো সে পথেই ফিরে যাও। তখন সে পশ্চিম দিক হতেই উদিত হবে। এটাই হলো আল্লাহ তাআলার এ বাণীর মর্মার্থ "এবং সূর্য তার নির্ধারিত (কক্ষ) পথে চলে। ওটিই সর্বশক্তিমান মহাজ্ঞানী আল্লাহর নির্ধারিত বিধান।"

٢٩٥٩ - عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيُّ ﷺ قَالَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ مُكُوَّرَانِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ـ

্২৯৫৯. আবু ছরাইরা (রা) হতে বর্ণিত, তিনি নবী (স) থেকে রেওয়ায়েত করেছেন, নবী ্(স) বলেছেনঃ কিয়ামতের দিন চন্দ্র ও সূর্যকে গুটিয়ে নেয়া হবে।<sup>8</sup>

٢٩٦٠ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمْرَ اللهِ كَانَ يُخْبَرُ عَنِ النَّبِيِّ عِنْ قَالَ اِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمْرَ لاَ يَخْسَفَانِ لِمَوْتِ اَحَدٍ وَلاَ لِحَيَاتِهِ وَلكِنَّهُمَا الْيَتَانِ مِنْ اٰيَاتِ اللهِ فَاذِا رَايَتُمُوٰهُمَا فَصَلَّوْا ـ
 رَايَتُمُوٰهُمَا فَصَلَّوْا ـ

২৯৬০. আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ নবী (স) থেকে তার নিকট বর্ণনা করা হয়েছে যে, তিনি (স) বলেছেন ঃ কারো মৃত্যু ও জন্মের কারণে সূর্য ও চন্দ্রগ্রহণ হয় না। বরং এ দু'টো আল্লাহর (অসংখ্য) নিদর্শনাবলীর মধ্যে দু'টো নিদর্শন। যখন তোমরা তা (হতে) দেখবে, তখন নামায পড়বে।

<sup>8.</sup> ভটিয়ে নেয়া হবে অর্থ চন্দ্র ও সূর্যকে সেদিন জ্যোতিহীন ও নিম্প্রন্ত করে দেয়া হবে।

٢٩٦١ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ النَّبِيُ عَيَّ اِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ النَّبِيُ عَبُّاتِ وَالْقَمَرَ النَّبِيُ الْكَاتِهِ فَاذَا رَاَيْتُمْ ذُلِكَ الْيَتَانِ مِنْ أَيَاتِهِ فَاذَا رَاَيْتُمْ ذُلِكَ فَاذَكُرُوا اللهُ ـ

২৯৬১. আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী (স) বলেছেন ঃ নিন্তম সূর্য ও চন্দ্র আল্লাহর অগণিত নিদর্শনাবলীর মধ্যে দু'টো নিদর্শন। কারো মৃত্যু ও জন্মের কারণে চন্দ্র ও সূর্যগ্রহণ লাগে না। যখন ভোমরা তা (সংগঠিত) হতে দেখবে, তখন-আল্লাহকে স্বরণ করবে।

٢٩٦٧ – عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ يَوْمَ خَسنَفَتِ الشَّمْسُ قَامَ فَكَبَّرَ وَقَرَاءَةً طُويْلَةً ثُمَّ رَكَعَ رُكُوعًا طَوِيْلاً ثُمَّ رَفَعَ رَاْسَهُ فَقَالَ سَمِعَ اللهُ لِمَسنَ حَمدِهُ وَقَامَ كَمَا هُسوَ فَقَسرَاءَةً قَرِاءَةً طُويْلاً ثُمَّ طَويْلاً وَهِي اَدْنَى مِنَ الْقِرَاءَةِ الْأُولَى ثُمَّ رَكُعَ رُكُوعًا طَوِيْلاً وَهِي اَدْنَى مِنَ الْقِرَاءَةِ الْأُولَى ثُمَّ رَكُعَ رُكُوعًا طَوِيْلاً وَهِي اَدْنَى مِنَ الرَّكُعَةِ الْأُولَى ثُمَّ سَجَدَ سُجُودًا طَويُلاً ثُمَّ فَعَلَ فِي الرَّكُعَةِ الْأُولَى ثُمَّ سَجَدَ سُجُودًا طَويُلاً ثُمَّ فَعَلَ فِي الرَّكُعَةِ الْأَخْرَةِ مِثْلَ ذَٰلِكَ ثُمَّ سَلَّمَ وَقَدْ تَجَلَّتِ الشَّمْسِ فَخَطَبَ النَّاسَ فَقَالَ فِي كُسُوْفِ الشَّمْسَ وَالْقَمَسِ وَالْقَمَسِ وَالْقَمَسِ وَالْقَمَسِ الْمَوْتِ اَحَد وَلاَ لَحَيَاتِهِ الشَّمْسُ وَالْقَمَسُ وَالْقَمَسُ اللهُ لا يَخْسفِانِ لِمَوْتِ اَحَد وَلاَ لَحَيَاتِهِ فَإِذَا رَايْيَتُمُوهُمَا فَافَذَعُوا إِلَى الصَّلاَةِ .

২৯৬২. ইবনে হিশাম (রা) উরওয়াহ (রা)-এর উদ্ধৃতি দিয়ে বর্ণনা করেছেন যে, আয়েশা (রা) তাঁকে বলেছেন, রস্লুল্লাহ (স) সূর্যগ্রহণের দিন (নামাযে) দাঁড়ালেন, অতপর তাকবীর বললেন এবং লম্বা কিরাত করলেন। এরপর দীর্ঘক্ষণ রুক্তে থাকলেন তারপর তাকবীর বললেন এবং লম্বা কিরাত করলেন। এরপর দীর্ঘক্ষণ রুক্তে থাকলেন তারপর লর্মা কিরাত করলেন। এবার (দাঁড়িয়ে) লর্মা কিরাত করলেন। (তবে) এই কিরাত প্রথম কিরাতের তুলনায় ছোট ছিল। পুনরায় তিনি একটি দীর্ঘ রুক্ত্ করলেন। তবে প্রথম রাকাতের (রুক্ত্র) তুলনায় এটি ছোট ছিল। এরপর দীর্ঘ সিজদা দিলেন। তারপর ঘিতীয় রাকাতও অনুরূপ করলেন। শেষে সালাম ফিরালেন। এ সময় সূর্যের উজ্জলতা তীব্র হল, (অর্থাৎ গ্রহণ ছেড়ে গেল) তখন নবী (স) জনতাকে লক্ষ্য করে ভাষণ দিলেন। সূর্য ও চন্দ্রগ্রহণ সম্বন্ধে বললেন, নিক্রাই এ হচ্ছে আল্লাহর নিদর্শনাবলীর মধ্যে দু'টো নিদর্শন। কারও মৃত্যু ও জন্মের কারণে তা সংঘঠিত হয় না। যখন তোমরা তা হতে দেখবে, নামাযের দিকে দৌড়ে যাবে।

٢٩٦٣ عَنْ أَبِي مَسْعُود عَنِ النَّبِيُ ﷺ قَالَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ لاَ يَنْكَسِفَانِ لِمَوْت اللهِ قَالِدَا وَلاَ يَتُكُومُمَا فَصَلَّوْاً ـ اللهِ قَالِدَا وَلَيْتُمُوهُمَا فَصَلَوْاً ـ اللهِ قَالِدَا وَلَيْتُمُوهُمَا فَصَلَوْاً ـ اللهِ قَالِدَا وَلَيْتُمُوهُمَا فَصَلَوْاً ـ اللهِ قَالِدَا وَلَا قَالَ اللهِ قَالِدَا وَلَا لِيْتُمُوهُمَا فَصَلَوْاً ـ اللهِ قَالِدَا وَلَا لِيَعْمُونُ اللهِ قَالِدَا وَاللّهُ قَالِمُ اللهُ قَالَ اللهُ قَالَ اللهُ قَالِمُ اللهُ قَالَ اللّهُ قَالَ اللهُ قَالَ اللهُ قَالَ اللهُ قَالَ اللهُ قَالَ اللهُ قَالَ اللّهُ قَالَ اللّهُ قَالَ اللّهُ قَالَ اللهُ قَالَ اللهُ قَالَ اللهُ قَالَ اللّهُ قَالَ اللهُ قَالَ اللهُ قَالَ اللهُ اللهُ اللّهُ قَالَ اللّهُ قَالَ اللهُ قَالَ اللهُ اللهُ اللّهُ قَالَالَ اللّهُ قَالَ اللّهُ قَالَ اللّهُ قَالَ اللّهُ قَالَ اللّهُ قَالَ اللّهُ قَالَ اللهُ اللّهُ قَالَ اللّهُ قَالَ اللّهُ قَالَ اللّهُ قَالَ اللّهُ قَالَ اللّهُ قَالَ اللّهُ اللّهُ قَالَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ قَالَ اللّهُ اللّهُ قَالَ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللْمُلْعُ

২৯৬৩. আবু মাসউদ (রা) নবী (স) থেকে রেওয়ায়েত করেছেন, নবী (স) বলেছেন ঃ সূর্য ও চন্দ্রগ্রহণ কারও মৃত্যু বা জন্মের কারণে সংঘঠিত হয় না। বরং এ দুটো আল্লাহর অসংখ্য নিদশর্নাবলীর মধ্যে দুটি নিদর্শন মাত্র। যখন তোমরা তা ঘটতে দেখবে, (সাথে সাথে) নামায পড়বে।

## ৫-অনুচ্ছেদ ঃ রহমত ও আযাবের বায়ু। আল্লাহ তাআলার বাণী ঃ

وَهُوَ الَّذِي يُرْسَلُ الرِّيَّحَ بُشُنِرًا بَيْنَ يَدَى رَحْمَتِهِ

"তিনিই সেই সন্তা, যিনি রহমতের বারি বর্ষণের পূর্বে সুসংবাদবাহী বিভিন্ন প্রকারের বায়ু প্রবাহিত করে থাকেন।" (সূরা আল আরাক ঃ ৫৭)

٢٩٦٤ عَــنْ إِبْنِ عَبَّاسٍ غَنِ النَّبِيُّ عِيَّالًا نُصِرْتُ بِالصَّبَا وَأُهْلِكَتَا عَادٌ بِالصَّبَا وَأُهْلِكَتَا

২৯৬৪. ইবনে আব্বাস (রা) হতে বর্ণিত। তিনি নবী (স) থেকে বর্ণনা করেছেন, নবী (স) বলেছেন ঃ পূর্বের বায়ু দ্বারা আমাকে সাহায্য করা হয়েছে, আর পশ্চিমের বায়ু দ্বারা আদ জাতিকে ধ্বংস করা হয়েছে।

২৯৬৫. আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী (স)-এর অভ্যাস ছিল, যখন তিনি আকাশে মেঘ দেখতেন, তখন একবার সামনে আসতেন, আবার পিছে হঠতেন। কখনো (ঘরে) ঢুকতেন, পুনরায় বেরিয়ে যেতেন (অর্থাৎ ব্যস্ত হয়ে পড়তেন) এবং তাঁর চেহারা বিবর্ণ হয়ে যেত। পরে আকাশ বারি বর্ষণ করলে তাঁর এ অবস্থার পরিসমাপ্তি ঘটত। আয়েশা এ অবস্থা সম্পর্কে তাঁর সাথে আলোচনা করলে নবী (স) বললেন, জানি না, (আযাবের) মেঘ দেখে 'আদ জাতি' যে উক্তি করেছিল এ মেঘ অনুরূপ (আযাবের) মেঘও তো হতে পারে। (কুরআন বলছে ঃ) "তারপর তারা যখন মেঘমালা তাদের উপত্যকা অভিমুখে অগ্রসর হতে দেখল, তখন তারা বলে উঠল, এতো সেই মেঘমালা, যা আমাদের ওপর বর্ষিত হবে। বরং তা সেই ভয়য়র হাওয়া—যা তোমরা ত্রিত পেতে চেয়েছিলে; যাতে যন্ত্রণাদায়ক আযাব বয়েছে।" (সূরা আল আহকাফঃ ২৪)

৬-অনুচ্ছেদ ঃ ফেরেশতাদের বিবরণ।

٢٩٦٦ عَـنْ أَنَسٍ قَالَ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَلَامٍ لِلنَّبِيِّ بْنَ جَبْرِيلَ عَلَيْهِ السَّلَامُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَلَامٍ لِلنَّبِيِّ بْنِهَ انْ جَبْرِيلَ عَلَيْهِ السَّلَامُ عَدُوُّ الْنَهُوْدِ مِنَ الْلَائِكَةَ \_ ـ

২৯৬৬. আনাস ইবনে মালেক (রা) বর্ণনা করেন, আবদুল্লাহ ইবনে সালাম নবী (স)-এর নিকট বলেন ঃ নিকয়ই ফেরেশতাকূলের মধ্যে জিবরাইল ইয়াহুদীদের দুশমন। আবর বিনে আব্বাস বলেছেন, المانين الصافين এর অর্থ আমরা ফেরেশতাগণ।

٢٩٦٧ عَـنُ مَالِكِ عَـنُ مَالِكِ بَنِ صَعْصَعَةَ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ عَيْ بَيْنَا أنًا عِنْدَ الْبَيْتِ بَيْنَ النَّائِمِ وَالْيَقْظَانِ وَذَكَ لَ بَيْنَ الرَّجُلَيْنِ فَأَتِيْتُ بِطَسْتِ مِنْ ذَهَبِ مَلِيَ حِكْمَةً وَايْمَانًا فَشُقٌّ مِنَ النَّحْرِ إِلِّي مَرَاقِ الْبَطْنِ ثُمَّ غُسِلَ الْبَطْنُ بِمَاءِ زَمْزُمَ ثُمَّ مُلِيَّ حِكُمَةً وَايْمَانًا وَأُتِيْتُ بِدَابَّةٍ أَبِيَضَ نُوْنَ الْبَغْلِ وَفَوْقَ الْحِمَارِ البُرَاقُ فَانْطَلَقْتُ مَعَ جِبْرِيْلَ حَتِّى اتَّيْنَا السِّمَاءَ الدُّنْيَا قَيْلَ مَنْ هٰذَا قَالَ جِبْرِيْلُ قَيْلُ مَنْ مَّعَكَ قَيْلَ مُحَمَّدُ قَيْلَ وَقَدْ أُرْسِلَ الَّيْهِ قَالَ نَعَمْ قَيْلَ مَرْحَبًا بِهِ وَلَنَعْمَ الْمَجْيءُ جَاءَ فَاتَّيْتُ عَلَىٰ ادَّمَ فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ فَقَالَ مَرْحَبًّا بِكَ مِنْ إِبْنِ وَنبِي فَاتَّيْنَا السَّمَاءَ الثَّانِيَةَ قِيْلَ مَنْ هٰذَا قَالَ جِبْرِيْلُ قِيْلُ مَنْ مَعَـكَ قَالَ مُحَمَّدُ ﷺ قِيْلَ أُرْسِلَ الِّيهِ قَالَ نَعَمْ قِيْلَ مَرْحَبُّا بِهِ وَلَنْفُمَ الْلَّجِيءُ جَاءَ فَاتَّيْتُ عَلَى عسيني وَيَحْي فَقَالاً مَرْحَبًا بِكَ مِنْ اَحِ وَنَبِيٌّ فَاتَيْنَا السَّمَاءَ النَّالثَةَ قَيْلَ مَنْ هُذَا قَيْلَ جَبْريْلُ قَيْلَ مَنْ مَّعَكَ قَيْلَ مُحَمَّدُ ﷺ قَيْلَ وَقَدْ اَرْسِلَ الَّذِهِ قَالَ نَعَمْ قَيْلَ مَرْحَبًا بِهِ وَلَنِعْمَ الْمُجِيءُ جَاءَ فَاتَيْتُ يُوسُفَ فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ قَالَ مَرْحَبًا بِكَ مِنْ آخٍ وَنَبِيٍّ فَاتَيْنَا السَّمَاءَ الرَّابِعَةَ قِيْلَ مَنْ هَٰذَا قِيْلَ جِبْرِيْلُ فِيْلَ مَنْ مَّعَكَ قَيْلَ مُحمَّدٌ ﷺ قَيْلَ وَقَدُ أُرْسِلَ اِلَيْهِ قَبِلَ نَعَمُ قِيلَ مَرْحَبًا بِهِ وَلَنِعْمَ الْمُجِيءُ جَاءَ فَٱتَّيْتُ عَلَى ادْرِيسَ فَسُلَّمْتُ عَلَيْهِ فَقَالَ مَرْحَبًا مِنْ أَخِ وَبُيِيٍّ فَأَتَيْنَا السَّمَاءَ الْخَامِسَةُ قَيْلَ مَنْ هٰذَا قَالَ جِبْرِيْلُ قَيْلَ مَنْ مَعَكَ قَيْلَ مُحَمَّدُ قَيْلَ فَغَدُ أُرْسِلَ الَّيْهِ قَالَ نَعَمْ قَيْلَ مَرْحَبًا بِهِ وَلَنِعْمَ الْمُجِيءُ جَاءَ فَاتَيْنَا عَلَى هَارُوْنَ فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ فَقَالَ مَرْحَبًا بِكَ مِنْ أخ

৫. হয়রত আবদুয়াই ইবনে সালাম (রা) পূর্বে ইয়াছদী ছিলেন। এখানে ইয়াছদীদের ধারণাটিই তিনি ব্যক্ত করেছেন মায়। কেননা, ইয়াছদীদের ওপর আপতিত সকল আযাব হয়রত জিবরাইল (আ)-ই নিয়ে এসেছেন। তাই তারা তার সম্পর্কে এই ধারণা পোষণ করত।

وَنَبِيَّ فَاَتَيْنَا عَلَى السَّمَاءِ السَّادِسنَة قَيْلَ مَنْ هَٰذَا ۚ قِيْلَ جِبْرَيْلُ قِيْلَ مَنْ مَعَكَ قِيْلَ مُحَمَّدُ ﷺ قَيْلَ وَقَدْ أُرْسِلِ الَّذِهِ مَرْحَبًا بِهِ وَ نَعْمَ الْمَجِيءُ جَاءَ فَأَتَيْتُ عَلَى مُوسَلَى فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ فَقَالَ مَرْحَبًّا بِكَ مِنْ اَخِ وَنَبِيٍّ فَلَمَّا جَاوْزَتُ بَكَىٰ فَقَيْلَ مَا اَبْكَاكَ قَالَ يَارَبِّ هَٰذَا الْغُلَامُ الذِّي بُعِثَ بَعْدِي يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مِنْ أُمَّتِهِ اَفْضَلُ مِمَّا يَدْخُلُ مِنْ اُمَّتَىْ فَاتَيْنَا السَّمَاءَ السَّابِعَةَ قَيْلَ مَنْ هٰذَا قِيْلَ جِبْرِيلُ قَيْلَ مَنْ مَعَكَ قِيْلَ مُحَمَّدُ ﷺ قَيْلَ وَقَدْ أُرْسِلَ الَيْهِ مَرْحَبًا بِهِ وَيَنعُمَ الْمَجِيءُ جَاءَ فَاتَّيْتُ عَلَىٰ ابْرَاهِيْمَ فَسَلَّمتُ عَلَيْهِ فَقَالَ مَرْحَبًا بِكَ مِنْ إِبْنِ وَنَبِيٌّ فَرُفِعَ لِيَ الْبَيْتُ الْمَعْمُورُ فَسَاَلْتُ جِبْرِيْلَ ْ فَقَالَ هٰذَا الْبَيْتُ الْمَعْمُورُ يُصَلِّى فِيْهِ كُلَّ يَوْمِ سَبْعُونَ اَلْفَ مَلَكِ إِذَا خَرَجُوا لَم يَعُوْهُوْا الِّيهِ أَخِرَ مَاعَلَيْهِمْ وَرَفِعت لَى سَدْرَةُ الْمُنْتَهَى فَاذَا نَبِقُهَا كَأَنَّهُ قَالَلُ هَجَرَ وَوَرَقُهَا كَأَنَّهُ أَذَانُ ٱلْفُيُولِ فِي آصْلِهَا آرْبَعَةُ ٱنْهَارِ نَهْرَان بَاطِنَان وَنَهْرَان ظَاهرَان فَسَأَلْتُ جِبْرِيْلَ فَقَالَ آمًّا الْبَاطِئَانِ فَفِي الْجَنَّةِ وَاَمَّا الظَّاهِرَانِ النَّيْلُ وَٱلْفُرَاتُ ثُمًّ فُرضَتَ عَلَىَّ خَمْسُوْنَ صَلَاةً فَاَقَبَلْتُ حَتِّى جِئْتُ مُوْسَلَى فَقَالَ مَا صَنَعْتَ قُلْتُ فُرِضَتْ عَلَىٌّ خَمْسُونَ صَلَاةً قَالَ أَنَا أَعْلَمُ بِالنَّاسِ مِنْكَ عَالَجْتُ بَنِي اسْرَائَيلَ ٱشْدَّ الْمُعَالَجَةِ وَإِنَّ أُمَّتَكَ لاَ تُطِيْقُ فَأَرْجِعْ الِي رَبِّكَ فَسَلْهُ فَرَجَعْتُ فَسَأَلْتُهُ فَجَعَلَهَا ٱرْبَعِيْنَ ثُمَّ مِثْلَهُ ثُمَّ ثَلَاثِيْنَ ثُمَّ مِثْلَهُ فَجَعَلَ عِشْرِيْنَ ثُمَّ مِثْلُهُ فَجَعَلَ عَشْرًا فَٱتَيْتُ مُوسَى فَقَالَ مِثْلُهُ فَجَعَلَهَا خَمْسًا فَاتَيْتُ مُوسَى فَقَالَ مَاصِنَعْتَ قُلْتُ جَعَلَهَا خَمْسًا فَقَالَ مِثْلُهُ قُلْتُ سِلَّمْتُ بِخَيْرِ فَنُوْدِيُّ انِّي قَدْ اَمْضِيْتُ فَرِيْضِتَىْ وَخَفَّفْتُ عَنْ عِبَادِيْ وَأَجْزِيْ بِالْحَسَنَةَ عَشْرًا وَقَالَ هَمَّامٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَة عَنِ النَّبِيُّ عِنْ فِي الْبَيْتِ الْمَعْمُورِ ـ

২৯৬৭. কাতাদা আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে, তিনি মালেক ইবনে সাসাআ হতে বর্ণনা করেছেন। তিনি (মালেক) বলেন, নবী (স) বলেছেন, আমি (কা বা) ঘরের পাশে নিদ্রা ও জাগরণ—উভয়ের মাঝামাঝি অবস্থায় ছিলাম। এরপর নবী (স) দু'ব্যক্তির মাঝানিজেকে উল্লেখ করে (বলেন) আমার নিকট সোনার তশতরী নিয়ে আসা হল—যা হিকমত ও ঈমানে পরিপূর্ণ ছিল। আমার বক্ষ থেকে পেটের নীচ পর্যন্ত বিদীর্ণ করা হল,

৬. এ দু' ব্যক্তি ছিলেন হযরত হাম্যা (রা) ও হযরত জাফর (রা) ইবনে আবু তালেব।

তারপর পেট যমযমের পানিতে ধৌত করা হল এবং তা হিকমত ও ঈমানে পরিপূর্ণ করে দেয়া হল। পরে আমার কাছে একটি সাদা চতুস্পদ জস্তু আনা হল, যা খচর থেকে ছোট এবং গাধা থেকে বড়। অর্থাৎ 'বুরাক'। বি অতপর (তাতে আরোহণ করে) আমি জিবরাইল সহ চলতে লাগলাম এবং পৃথিবীর নিকটবর্তী আসমানে গিয়ে পৌছলাম। জিজ্ঞেস করা হলো, 'কে' গ জবাব দেয়া হল, আমি জিবরাইল। প্রশু হলো তোমার সাথে কে গ উত্তর দেয়া হল, 'মুহাম্মাদ'। জানতে চাওয়া হল তাকে কি আনতে পাঠানো হয়েছিলো গ জিবরাইল জানালেন, হা। বলা হল, মারহাবা, আপনার ওভাগমন কতই না উত্তম। এরপর আমি আদুমের কাছে গেলাম। তাকে সালাম দিলাম। তিনি বললেন, মারহাবা, হে পুত্র এবং নবী।

অতপর আমরা দিতীয় আসমানে গেলাম। জিজ্ঞেস করা হল, কে ? জানালেন, আমি জিবরাইল। প্রশু করা হল, তোমার সাথে কে 🕫 বললেন, 'মুহামাদ"। প্রশু হল, চাঁকে কি ডাকা হয়েছে ? বললেন, হা। বলা হল, মারহাবা, আপনার ভভাগমন কতই না উত্তম। তারপর ঈসা ও ইয়াহইয়ার কাছে পৌছলাম। তারা বললেন, মারহাবা, হে ভাই ও নবী। এরপর আমরা তৃতীয় আসমানে গেলাম। জিজ্ঞেস করা হল, কে ? উত্তর দেয়া হল, জিবরাইল। প্রশু হল, সাথে কে 🛽 জবাব হল, 'মুহাম্মাদ'। জানতে চাওয়া হল, তাঁকে কি আনতে পাঠান হয়েছিল ? জানান হল, হাঁ। বলা হল, মারহাবা, আপনার আগমন কতই না আনন্দের ! অতপর আমি ইউসুফের কাছে গেলাম এবং তাকে সালাম করলাম। তিনি বললেন, মারহাবা, হে ভাই ও নবী। এবার আমরা চতুর্থ আসমানে গেলাম। প্রশ্ন হল, কে । বললেন, আমি জিবরাইল। প্রশ্ন হল, সাথে কে । বলা হল, 'মুহামাদ'। জিজ্ঞেস করা হল, তাঁকে কি ডাকা হয়েছে ? জানান হল, হাঁ। বলা হল, মারহাবা আপনার আগমন কতই না উত্তম । এরপর ইদরীস-এর খেদমতে এসে তাঁকে সালাম দিলাম। তিনি বললেন, মারহাবা, হে ভাই ও নবী। তারপর আমরা পঞ্চম আসমানে পৌছলাম। (অনুরূপ) প্রশ্নোত্তর হলো। (যেমন) প্রশ্নু কে 🕽 উত্তর – জিবরাইল। প্রশ্নু – সাথে কে 🤊 উত্তর – মুহাম্মাদ। প্রশ্ন-তাঁকে কি ডাকা হয়েছে ? উত্তর-হা। বলা হল-মারহাবা, আপনার ভভাগমন কতইনা। আনন্দের ! পরে আমরা হারুনের খেদমতে হাযির হলাম, তাঁকে সালাম করলাম। তিনি বললেন, মারহাবা হে ভাই ও নবী। অতপর আমরা ষষ্ঠ আসমানে গিয়ে পৌছলাম। (এখানেও অনুরূপ প্রশ্নোতর হল) প্রশ্ন—কে ? উত্তর-জিবারাইল। প্রশ্ন—সাথে কে ? উত্তর --- भूराचाम'। अनू-ए।का रख़ारू कि 🕇 উত্তর-रा। वना रन-मातरावा, তার ওভাগমন কতই না উত্তম! তারপর আমি মৃসা (আ)-এর কাছে গেলাম এবং তাকে সালাম করলাম। তিনি বললেন, মারহাবা হে ভাই ও নবী। যখন আমরা এগিয়ে চললাম, তখন মূসা কেদে। দিলেন। জিজ্ঞেস করা হলো, কেন কাঁদছেন ? বললেন, হে আল্লাহ ! এই ছেলে আমার পরে নবী হয়েছে, তার উষ্মত আমার উষ্মতের চেয়ে অধিক পরিমাণে জান্লাতে যাবে। b এরপর সপ্তম আসমানে উঠলাম। (এখানেও সেই প্রশ্নোত্তর) প্রশ্ন-কে ? উত্তর -জিবরাইল। প্রশু-তোমার সাথে কে ? উত্তর—'মূহামাদ'। প্রশু তাঁকে কি ডাকা হয়েছে ? জবাব-হাঁ।

৭ বুরাক-অর্থ অতি দ্রুত সঞ্চরণশীল বিদ্যুৎ

৮. এই কানু: ঈর্ষা বা বিছেমবশত নয়। একজন নবীর পক্ষে তা সম্ভবও নয়। বরং মৃসা (আ) এ কথা আপন উম্মতগণের প্রতি অধিক ভালবাসা বশতই বলেছেন।

বলা হল–মারহাবা, তাঁর ভভাগমন কতই না উত্তম! অতপর আমি ইবরাহীম-এর খেদমতে হাজির হয়ে তাঁকে সালাম করলাম। তিনি বললেন, মারহাবা, হে সম্ভান ও নবী। তারপর আমার সামনে বায়তুল মা মুরকে উদ্মুক্ত করে আনা হল। আমি এটি সম্পর্কে জিবরাইলকে জিজেস করলাম। তিনি বললেন, এটি বায়তুল মা মুর। প্রতিদিন এখানে সত্তর হাজার ফেরেশতা নামায আদায় করে। এই সত্তর হাজার একবার এখান থেকে বের হলে দিতীয়বার (কিয়ামত পর্যন্ত) তারা এখানে আর ফিরে আসবে না। তারপর আমাকে সিদরাত্র মুনতাহা দিখান হল। দেখলাম্ এর ফল (কুল) হাজারা নামক স্থানের মটকির সমান বিরাট ও পুরু। তার পাতাগুলো যেমন এক একটি হাতীর কান। এর মুলদেশে চারটি ঝর্ণাধারা প্রবহমান। এর দু'টি অভ্যন্তরে আর দু'টি বাইরে। আমি জিবরাইলকে জিজেস করলাম, তিনি বললেন, অভ্যন্তরের দু টি জানাতে অবস্থিত। আর বাইরের দু টি হল (ইরাকের) ফুরাত ও (মিসরের) নীল নদ। অতপর আমার ওপর পঞ্চাশ ওয়াক্ত নাযায ফরয করা হয়। এরপর আমি ফিরে চলি এবং মৃসার কাছে এসে পৌছি। তিনি জিজ্ঞেস করলেন্ কি করে আসলেন। বললাম্ আমার ওপর পঞ্চাশ ওয়াক্ত নামায ফর্য করা হয়েছে। তিনি বললেন, আমি মানুষ সম্পর্কে আপনার চেয়ে অধিক জ্ঞাত আছি। আমি বনী ইসরাঈলের (মানসিক) চিকিৎসার ভীষণ চেষ্টা চালিয়েছি। আপনার উন্মত (এত নামায আদায়ে) কিছতেই সমর্থ হবে না। আল্লাহর কাছে ফিরে যান এবং (তা কমানোর) প্রার্থনা করুন। আমি ফিরে গেলাম এবং প্রার্থনা করলাম। সতরাং তিনি নামায চল্লিশ ওয়াক্ত করে দিলেন। পুনরায় অনুরূপ ঘটলে ত্রিশে নেমে আসল। আবার সেরূপ হলে আল্লাহ বিশ ওয়াক্ত করে দিলেন। আবারও তদ্রপই ঘটল। আল্লাহ দশে নামিয়ে দিলেন। তারপর মুসার কাছে আসলাম। তিনি পূর্বের মতোই বললেন, এবার আল্লাহ পাঁচ ওয়াক্ত নামায (ফরয) করলেন। অতপর মুসার কাছে আসলাম। কি করে এসেছি তা তিনি জানতে চাইলেন। বললাম, আল্লাহ নামায পাঁচ ওয়াক্ত করে দিয়েছেন। এবারও তিনি তা-ই বললেন। বললাম, আমি তা (সানন্দে) মেনে নিয়েছি। তখন ( আল্লাহর পক্ষ থেকে) ডাক আসল, "আমি আমার ফর্য জারি করে দিয়েছি এবং আমার বান্দাহদের থেকে লাঘ্ব করে দিয়েছি। আমি প্রতিটি নেকীর দশ গুণ সওয়াব দেব।"

হাস্মাম (রা) বলেছেন কাতাদা থেকে, তিনি হাসান থেকে, তিনি আবু হুরাইরা থেকে এবং তিনি নবী (স) থেকে পরম্পরা সূত্রে বায়তল মা'মুর সম্পর্কে বর্ণনা করছেন। ১০

اَ ٢٩٦٨ – عَنْ عَبْدُ اللهِ قَالَ حَدَّثَنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ وَهُوَ الصَّادِقُ الْمَصْدُوقُ قَالَ انْ المَدَكُمْ يُجْمَعُ خَلْقُهُ هَى بَطْنِ أُمَّهِ اَرْبَعِيْنَ يَوْمًا ثُمَّ يَكُونُ عَلَقَةً مِثْلَ ذَٰلِكَ ثُمَّ يَكُونُ عَلَقَةً مِثْلَ ذَٰلِكَ ثُمَّ يَكُونُ عَلَقَةً مِثْلَ ذَٰلِكَ ثُمَّ يَكُونُ عَلَقَهُ مِثْلَ ذَٰلِكَ ثُمَّ يَبُعَثُ اللهِ مَلَكُا فَيُؤْمَرُ بِارْبَعِ كَلَمَاتِ وَيُقَالُ لَهُ الْكُتُبُ عَمَلَهُ مِنْنَقَةُ وَلَيْ اللهِ مَلْكُا فَيُؤْمَرُ بِارْبَعِ كَلَمَاتِ وَيُقَالُ لَهُ الْكُتُبُ عَمَلَهُ وَيَرْقَهُ وَاجْلَهُ وَشَعْرَا اللهِ وَيُقَالُ لَهُ الْكُتُبُ عَمَلَهُ مِنْكُمْ لَيَعْمَلُ حَتّى مَا يَكُونُ بَيْنَهُ وَيَهُ إِللَّهُ مِنْكُمْ لَيَعْمَلُ حَتّى مَا يَكُونُ بَيْنَهُ وَيَهُ مَا يَكُونُ بَيْنَهُ وَيَهُ الرَّوْحُ فَإِنَّ الرَّجُلُ مَنْكُمْ لَيَعْمَلُ الْفَالِ النَّالِ مَا يَكُونُ لَا بَيْنَهُ وَيَهُمَالًا إِللَّا ذِرَاعُ فَيَسَبِقُ عَلَيْهِ كِتَابُهُ فَيَعْمَلُ بِعَمَلِ الْهُلِ النَّالِ النَّالِ

৯. সিদরাতুল মুনতাহা সর্বোচ্চ আসমানের একটি বৃক্ষ। ফেরেশতাদের জ্ঞান ও উর্ধে গমন এ পর্যন্ত সীমাবদ্ধ। ১০. অধিকাংশ উলামার মত হচ্ছে, মি'বাজ রস্পুলুহে (স)-এর জাগ্রত অবস্থায় স্পুরীরে হয়েছে।

وَيَعْمَلُ حَتَّى مَايَكُوْنُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ النَّارِ الِاَّ ذِرَاعُ فَيَسْبِقَ عَلَيْهِ الْكِتَابُ فَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْل الْجَنَّةَ ـ

২৯৬৮. আবদুল্লাহ [ইবনে মাসউদ (রা)] থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, সত্যবাদী ও সত্যের বাহক রস্পুল্লাহ (স) আমাদের কাছে হাদীস বর্ণনা করতে গিয়ে বলেছেন. তোমাদের প্রত্যেকের সৃষ্টির প্রক্রিয়া চলে তার মাতৃগর্ভে চল্লিশ দিন ধরে, অতপর সে জমাট বাঁধা রক্তে পরিণত হতে থাকে অনুরূপ (চল্লিশ দিন) সময়ে। তারপর মাংসপিন্ডের আকার ধারণ করে তদ্ধ্রপ সময়ে। এরপর আল্লাহ একজন ফেরেশতাকে পাঠান এবং (তাকে) চারটি বিষয়ের আদেশ দেন। তাকে নির্দেশ দেয়া হয়, এ ব্যক্তির আমল, রিয়িক, মৃত্যুকাল এবং সে নেক্কার হবে পাপীষ্ঠ সব লিপিবদ্ধ কর। অতপর তার মধ্যে 'রহ' ফুঁকে দেয়া হয়। অতএব তোমাদের কোন ব্যক্তি আমল করতে থাকে, এমন কি তার ও বেহেশতের মধ্যে আর মাত্র এক হাতের ব্যবধান থেকে। এমনি সময় তার (পূর্ব) লিখিত নিয়তি সামনে এসে যায় এবং সে জাহানুমী ব্যক্তির মত আমল তরু করে। আর এক ব্যক্তি আমল করতে থাকে; এমন কি তার ও দোযথের মধ্যে শুধুমাত্র এক হাত দূরত্ব থাকে। এমনি সময় তার (পূর্ব) লিখিত নিয়তি সামনে এসে পড়ে। তখন সে বেহেশতীদের (অনুরূপ) আমল তরু করে।

٢٩٦٩ عَــنَ آبِي هُـرِيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ عَلَىٰ اللهُ الْعَبُ اللهُ الْعَبُدَ نَادِي جَبْرِيلُ فَيُنَادِي جَبْرِيلُ فَيُعَادِي جَبْرِيلُ فَيُعَادِي جَبْرِيلُ فَيُعَادِي جَبْرِيلُ فَيُعَادِي جَبْرِيلُ فَيُعَادِي اللهُ الْعَبْرَيلُ فَيُعَبِّلُهُ الْعَبْرَيلُ السَّمَاءِ ثُمَّ يُوضَعَ لَهُ الْقُبُولُ فِي الْاَرْضِ -

২৯৬৯. নাফে আবু হুরাইরা (রা) হতে বর্ণনা করেন, নবী (স) বলেছেন ঃ আল্লাহ যখন কোন বান্দাহকে ভালবাসতে থাকেন, তখন জিবরাইলকে ডেকে বলেন, নিশ্চয় আল্লাহ অমুককে ভালবাসেন, তুমিও তাকে ভালবাস। তখন জিবরাইলও তাকে ভালবাসেন এবং আসমানবাসী সকলের মধ্যে ঘোষণা করে দেন, নিশ্চয় আল্লাহ অমুক (ব্যক্তি)-কে ভালবাসেন, সূতরাং তোমরাও তাকে ভালবাস। তখন আসমানবাসী সকলেই তাকে ভালবাসতে থাকে। অতপর যমীনেও (সবাইকে) ঐ ব্যক্তির প্রতি অনুরাগী করে দেয়া হয়।

. ٢٩٧٠ عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ عَيْ سَمِعَتْ رَسُولُ اللَّهِ عَيْ يَقُولُ اِنَّ الْلَائِكَةَ تَنْسَرِقُ تَسْسَوْلُ اللَّهِ عَلَى السَّمَاءِ فَتَسْتَرِقُ تَنْسَرِقُ السَّمَاءِ فَتَسْتَرِقُ الشَّيَاطِيْنُ السَّمْعُ فَتَسْمَعُهُ فَتُوْجَبِهِ إِلَى الْكُهَانِ فَيَكُذِبُونَ مَعَهَا مِائَةً كَذِبَةً مِنْ عَنْد اَنْفُسهمْ ـ

২৯৭০. উরওয়া ইবন্য যোবায়ের নবী পত্নী আয়েশা (রা) থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি রসূলুল্লাহ (স)-কে বলতে শুনেছেন, ফেরেশতাগণ মেঘমালার আড়ালে অবতরণ করেন এবং আসমানে (আল্লাহর) ফয়সালাকৃত বিধান সম্পর্কে আলোচনা করে থাকেন। শয়তানেরা গোপনে চোরাপথে তা শোনার চেষ্টা করে এবং তা (কিছুটা) শুনেও ফেলে। অতপর (সেই শোনা) কথাটি গণক ও জ্যোতিষীদের কাছে পৌছিয়ে দেয়। তারা (সেই সত্য) কথাটির সাথে নিজেদের মনগড়া সত্য-মিথ্যার মিশ্রণ ঘটিয়ে মানুষের নিকট অলীক কথা বলে।

٢٩٧٧ - عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ النَّبِيِّ ﷺ اذَا كَانَ يَوْمُ الْجُمُّعَةِ كَان على كُلِّ بَابِ مِنْ اَبُوَابِ الْلَسْجِدِ الْلَلَائِكَةُ يَكْتُبُوْنَ الْاَوَّلَ فَالْاَوَّلَ فَاذِا جَلَسَ الْاِمَامُ طُوْوًا الصَّدَّفَ وَجَاوًا يَسْتَمَعُوْنَ الذِّكْرَ ـ

২৯৭১. আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী (স) বলেছেন ঃ যখন জুমআর দিন হয়, তখন মসজিদগুলোর প্রতিটি দরজায় ফেরেশতারা এসে (দাঁড়িয়ে) যায় এবং মসজিদে ঢুকে প্রবেশকারী প্রথম ব্যক্তির নাম লিখে নেয়। তারপরে লেখে পরবর্তীদের নাম। আর যখন ইমাম (মিম্বরে উঠে) বসেন, তখন তারা এসব লিখিত পুস্তিকা বন্ধ করে নেয় এবং খুৎবা শুনতে থাকে।

২৯৭২. সাঈদ ইবনুল শ্বুসাইয়েব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, (একদা) মসজিদে (নববীতে) উমরের আর্দমন ঘটে। তখন হাসসান কবিতা আবৃত্তি করছিলেন। (উমর মসজিদে কবিতা পাঠে অসন্তোষ প্রকাশ করেন।) হাসসান বলেন, আমি মসজিদে এমন ব্যক্তির উপস্থিতিতেও কবিতা আবৃত্তি করেছি যিনি আপনার চেয়েও উত্তম ছিলেন (অর্থাৎ রস্লুল্লাহ (স)।। অতপর তিনি আবু হুরাইরার (রা) দিকে তাকান এবং বলেন, আমি তোমাকে আল্লাহর কসম দিয়ে জিজ্জেস করছি, তুমি কি রস্লুল্লাহ (স)-কে বলতে শুনেছ যে, (হে হাসসান !) আমার পক্ষ থেকে (কবিতায়) জবাব দাও এবং হে আল্লাহ ! তুমি রুহুল কুদুস (জিবরাইল) দ্বারা তাকে সাহায্য কর। তিনি উত্তর দেন, হাঁ। ১২

১১. গণকদের অলীক ভবিষাত গণনার বহু উপায়ের একটি সূত্র মাত্র এই হাদীসে উল্লেখ করা হয়েছে। অন্যান্য সূত্রগুলোও এরপই কাছনিক ও মিধ্যা। ইসলামের দৃষ্টিতে তাদের গণনায় বিশ্বাস করা ও আস্থা রাখা নাজায়েয়্ গণনার জন্য তাদের কাছে যাওয়া হারাম এবং 'তারা গায়েব জানে', এমন কথা বিশ্বাস করা শিরক।

১২. এক সময় রস্পুলাই (স) কাফেরদের কুৎসার জবাব দানের জন্য হয়রত হাসসানকে বলেছিলেন এবং জিবরাইল (আ) দ্বারা তাকে সাহায়্য করার জন্য আল্লাহ তাআলার কাছে দোয়া করেছিলেন—সেই কথার দিকে তিনি ইঙ্গিত করেন। হয়রত আবু হুরাইরা (রা) এর সত্যতা স্বীকার করেন।

٢٩٧٣ - عَنِ الْبَرَاءِ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ يَيَ لِحَسَّانِ اَهْجُهُمْ اَوْ هَاجِهِمْ وَجِبْرِيْلُ مَعَانَ

২৯৭৩, বারাআ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী (স) হাসসানকে বলেছেন, তাদের (অর্থাৎ কাফেরদের) কুৎসা কর। জিবরাইল তোমার সাথে আছে।

٢٩٧٤ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكِ قَالَ كَانِنَى ٱنْظُرُ الِلَى غُبَارٍ سَاطِعٍ فِي سِكَّةِ بَنِيْ غَنْم زَادَ مُوْسَلَى مَوْكِبَ جَبْرِيْلَ عَلَيْهِ السَّلاَم -

২৯৭৪. আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, বনী গানামের গলিতে উর্ধে উথিত ধূলা আমি স্বয়ং যেন দেখতে পাচ্ছি। আবু মূসা এতটুকু বাড়িয়ে বলেছেন ঃ "জিবরাইল (আ)-এর লন্ধরের কারণে"। অর্থাৎ জিবরাইল (আ)-এর লন্ধরের পদচারণায় উথিত ধূলা আমি যেন বনী গানামের গলিতে দেখতে পাচ্ছি।

٢٩٧٧ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ الْحَارِثَ بُنَ هِشَامٍ سَالَ النَّبِيُ عَنِي كَيْفَ يَأْتَيْكَ الْوَحْيُ قَالَ كُلُّ ذَاكَ يَاتِي الْلَكُ اَحْيَانًا فِي مثل مَلْلِ صَلْصَلةِ الْجَرَسِ فَيَفْصِمُ عَنِّيْ وَقَدْ وَعَيْتُ مَاقَالَ وَهُوَ اَشَدُّهُ عَلَيَّ وَيَتَمَثَّلُ لِي الْلَكُ اَحْيَانًا رَجُلاً فَيُكَلِّمُنِيْ فَاعِيْ مَا يَقُولُ ـ
 مَا يَقُولُ ـ

২৯৭৫. হযরত আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। হারেস ইবনে হিশাম নবী (স)-কে জিজ্ঞেস করেছিলেনঃ আপনার কাছে অহী কিভাবে আসে। তিনি বললেন, প্রতিটি অহীর সময় ফেরেশতা কখনও আমার কাছে আসে ঘন্টার অনুরূপ শব্দ করে। যখন অহী শেষ হয়, তখন ফেরেশতা যা বলল, আমি তা সবই হিফ্য (মুখস্ত) ক্লুরে নেই। এ (ঘন্টার আওয়াযের অনুরূপ) অহীটাই আমার কাছে অত্যন্ত কঠিন বোধ হারী। আর কখনও কখনও ফেরেশতা মানুষের আকৃতিতে আমার কাছে আসে এবং আমার সাথে কথা বলে। সে যা বলে, আমি তা পুরোপুরি বুঝে ও মুখস্ত করে নেই।

٢٩٧٦ - عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيُّ عِيْ يَقُــوْلُ مَنْ اَنْفَقَ زَوْجَيْنِ فِيْ سَبِيلِ اللهِ دَعْنَهُ خَزَنَهُ الْجَنَّةِ اَى فَلُ هَلَمَّ فَقَالَ اَبُوْ بَكْرٍ ذَاكَ الَّذِي لاَ تَوَى عَلَيْهِ مَا اللَّهِ مَعْنَهُ عَلَيْهِ مَا اللَّهِ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللّهُ مَا مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّ

২৯৭৬. আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি তনেছি, নবাঁ (স) বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি আল্লাহর রাস্তায় কোনো এক জোড়া (জিনিস) দান করবে জানাতের দ্বারক্ষীরা (ফেরেশতা) (সবদিক থেকে) তাকে ডাকতে থাকবে, হে অমুক ব্যক্তি ! এদিকে আসুন। তখন আবু বকর আর্য করলেন, এমন ব্যক্তির ধ্বংস হওয়ার কোন আশংকাই নেই। নবী (স) বললেন ঃ আমি আশা পোষণ করি, তুমিও তাদের একজন হবে।

٢٩٧٧ - عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ لَهَا يَاعَائِشَةُ هَٰذَا جِبْرِيْلُ يَقْرَأُ عَلَيْكِ السَّلَامَ فَقَالَتُ وَعَلَيْهِ السَّلَامَ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ تَرْى مَا لاَ اَرْى تُسرِيدُ، النَّبِيِّ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ تَرْى مَا لاَ اَرْى تُسرِيدُ، النَّبِيِّ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ تَرْى مَا لاَ اَرْى تُسرِيدُ،

২৯৭৭. আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (স) তাঁকে বলেন, আয়েশা, ওই (দেখ), জিবরাইল তোমাকে সালাম দিচ্ছেন। আয়েশা বললেন ঃ তাঁর প্রতিও সালাম এবং আল্লাহর রহমত ও বরকত এবং নবী (সা)-কে উদ্দেশ্য করে বললেন ঃ আপনি তো এমন কিছুও দেখেন, আমরা যা দেখতে পাই না।

٢٩٧٨ - عَنْ اِبْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ لِجِبْرِيْلَ الَا تَزَوْرُنَا اَكْثَرَ مِمَّا تَزُوْرُنَا قَالَ فَنَزَلَتْ : وَمَانَتَنَزَّلُ الِاَّ بِإَمْرِ رَبِّكَ لَهُ مَا بَيْنَ اَيْدِيْنَا وَمَا خَلْفَنَا الْأَيَةَ ـ

২৯৭৮ ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রস্লুল্লাহ (স) জিবরাইলকে জিজ্ঞেস করেন, আপনি যতবার আমার নিকট এসে থাকেন, তার চেয়ে অধিক বার আসেন না কেন। বর্ণনাকারী বলেন, তখনই এ আয়াত নাযিল হয় ঃ "আমরা আপনার রবের নির্দেশ ছাড়া আসতে পারি না। আমাদের আগে পিছের এবং এই উভয়ের মাঝখানের সবকিছু তাঁরই নিয়ন্ত্রণে। আর আপনার রব কখনও ভুলেন না।"

٢٩٧٩ - عن اِبْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ اَقْرَانِي جَبْرِيْلُ عَلَى حَرْفٍ مَّ فَالَ اَقْرَانِي جَبْرِيْلُ عَلَى حَرْفٍ مَ فَلَمْ اَزَلُ اَسْتَزِيْدُهُ حَتَّى اِنْتَهَى الِي سَبْعَةِ اَحْرُفٍ ـ

২৯৭৯. ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ (স) বলেছেন, জিবরাইল আমাকে একটি কিরাআত তথা আরবের একটি উপভাষা অনুযায়ী কুরআন পড়িয়েছেন। সদাসর্বদা আমি তাঁর কাছে আরও অধিক (কিরাআত) পেতে চাইতাম। পরে তা সাত কিরাআতে পড়িয়েছেন। ১৩

٢٩٨٠ عَنْ إِبْنِ عَبَّاسٍ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللهِ عَنَّ اَجُودَ النَّاسِ وَكَانَ اَجُودُ مَا يَكُونُ فِي رَمَضَانَ حَيْنَ يَلْقَاهُ جِبْرِيلُ وَكَانَ جِبْرِيلُ يَلْقَاهُ فِي كُلِّ لَيْلَةٍ مِنْ رَمَضَانَ فَيُدَارِسُهُ الْقُرْانَ فَلَرَسُولُ اللهِ عَنْ حَيْنَ يَلْقَاهُ جِبْرِيْلُ اَجُودُ بِالْخَيْرِ مِنْ الرِّيْحَ الْمُرْسَلَةِ \* وَعَنْ عَبْدِ اللهِ حَدَّثَنَا مَعْمَرُ بِهِذَا الْاِسْنَادِ نَحْوَهُ وَرَوْئَي مِنْ الرِّيْحَ الْمُرْسَلَةِ \* وَعَنْ عَبْدِ اللهِ حَدَّثَنَا مَعْمَرُ بِهِذَا الْاِسْنَادِ نَحْوَهُ وَرَوْئَي مِنْ الرِّيْحَ الْمُرْسَلَةِ \* وَعَنْ عَبْدِ اللهِ حَدَّثَنَا مَعْمَرُ بِهِذَا الْاِسْنَادِ نَحْوَهُ وَرَوْئَيْ

১৩. নবী (স)-এর বাসনা অনুযায়ী কুরআন আরবের প্রধান সাতটি আঞ্চলিক আরবী ভাষায় নাযিল হয়। পরে এতে অসুবিধা সৃষ্টি হওয়ায় একমাত্র কুরাইশি আরবী রেখে ব্যক্তি সব আঞ্চলিক ভাষায় কুরআন পাঠ নিষিদ্ধ ঘোষিত

اَبُوْ هُرَيْرَةَ وَفَاطِمَةُ رَضِيَ اللهِ عَنْهُمَا عَنِ النّبِيُّ ﷺ اَنْ جَبْرِيْلَ كَانَ يُعَارِضُهُ الْقُرْانَ .

২৯৮০. ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রস্লুল্লাহ (স) ছিলেন লোকদের মধ্যে সবচেয়ে বেলী দানলীল। আর (অন্য সময়ের তুলনায়) রমযান মাসে জিবরাইল যখন তার সাথে সাক্ষাত করতেন, তখন তিনি সর্বাধিক দানলীল হয়ে যেতেন। জিবরাইল রমযান মাসে প্রতি রাত্রে তার সাথে দেখা করতেন। তিনি জিবরাইলকে কুরআন তেলাওয়াত করে তনাতেন। যখন জিবরাইল রস্লুল্লাহ (স)-এর সাথে সাক্ষাত করতেন, তখন রসূল (স) দ্রুত সঞ্চরণশীল বায়ুর চেয়েও অধিক উদার ও দানশীল হয়ে পড়তেন।

আবদুল্লাহ বলেন, মুআশ্বার এ সনদেই অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেছেন। আর আবু হুরাইরা ও ফাতিমা নবী (স) থেকে বর্ণনা করেছেন যে, জিবরাইল তার সাথে কুরআন মজীদ তেলাওয়াত করতেন।

٢٩٨١- عَنْ إِبْنِ شِهَابِ أَنَّ عُمْرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيْزِ أَخَّرَ الْعَصْرَ شَيْئًا فَقَالَ لَهُ عُرُوَةُ أَمَا أِنَّ جَبْرِيْلَ قَدُّ نَزَلَ فَصَلِّى إِمَامُ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ فَقَالَ عُمْرُ إِعْلَمُ مَا تَقُوْلُ يَاعُرُوَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا مَسْعُوْدٍ يَقُولُ سَمِعْتُ أَبَا مَسْعُودٍ يَقُولُ سَمِعْتُ أَبَا مَسْعُودٍ يَقُولُ سَمِعْتُ أَبَا مَسْعُودٍ يَقُولُ سَمِعْتُ أَبَا مَسْعُودٍ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﴿ يَقُولُ نَزَلَ جَبْرِيْلُ فَامِّنِي فَصَلِّيْتُ مَعَهُ ثُمَّ صَلَيْتُ مَعَهُ نَمْ صَلَيْتُ مَعَهُ يَحْسَبُ بِإَصَابِعِهِ خَمْسَ صَلَوْلَ لَـ

২৯৮১. ইবনে শিহাব থেকে বর্ণিত। (একদিন) উমর বিন আবদুল আযীয আসরের নামায আদায়ে কিছুটা দেরী করে ফেললেন। তখন উরওয়া তাঁকে বললেন, (একদা) জিবরাইল আসলেন এবং রসূলুল্লাহ (স)-এর ইমাম হয়ে নামায পড়ালেন। উমর বললেন, হে উরওয়া কি বলছ, চিন্তা কর<sup>১৪</sup> তিনি জবাব দিলেন, বশীর ইবনে আবু মাসউদের বর্ণনা আমি শুনেছি, আবু মাসউদ বলেন, আমি রসূলুল্লাহ (স)-কে বলতে শুনেছি, (একদিন) জিবরাইল আসলেন এবং আমার ইমামতী করলেন। অতপর তাঁর সাথে আমি নামায পড়লাম, এরপরও তাঁর সাথে নামায আদায় করলাম, আবারও তাঁর সাথে নামায পড়লাম, তারপরও পড়লাম, পুনরায়ও তাঁর সাথে নামায আদায় করলাম। রসূল (স) (এই কথাওলো বলার সময়) নিজের আশুলে গুণে পাঁচ ওয়াক্ত নামাযের কথা বলেন।

٢٩٨٢ - عَنْ أَبِي ذُرٍّ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ قَالَ لِي جِبْرِيلُ مَنْ مَاتَ مِنْ أُمَّتِكَ

১৪. হযরত উমর বিন আবদুল আধীয় আশ্চর্য হয়েছেন যে, জিবরাইল (আ) কি করে রসুল (স)-এর ইমাম হতে পারেন - অথচ রসুল (স) জিবরাইল (আ) থেকে শ্রেষ্ঠ : ভাই তিনি এ কথা বলেছেন -

لاَ يُشْرِكُ بِاللهِ شَيْئًا دَخَلَ الْجَنَّةَ آوْ لَمْ يَدْخُلِ النَّارِ قَالَ وَاِنْ زَنِي وَارْنَ سَرَقَ مَ قَالَ وَانْ رَنِي وَارْنَ سَرَقَ مَ قَالَ وَانْ ـ

২৯৮২. আবু যর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী (স) বলেছেন, আমাকে জিবরাইল অবহিত করলেন, আপনার উন্মতের মধ্য থেকে যে ব্যক্তি এমন অবস্থায় মারা যাবে যে আল্লাহর সাথে কোন শির্ক করেনি, সে বেহেশতে যাবে। অথবা দোযথে প্রবেশ করবে না। নবী (স) জিজ্জেস করলেন—যদি সে যিনা করে এবং চুরি করে (তবুও ?)। জিবরাইল, জবাব দিলেন, যদিও (যেনা করে এবং চুরি করে তবুও)। ১৫

٢٩٨٣ – عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ النَّبِيُ ﷺ الْلَائِكَةُ يَتَعَاقَبُوْنَ مَلاَئِكَةُ بِاللَّيْلِ
وَمَلاَئِكَةُ بِالنَّهَارِ وَيَجْتَمِعُوْنَ فِي صَلاَةً الْفَجْرِ وَالْعَصْرِ ثُمَّ يَعْرُجُ الَيْهِ الَّذَيْنَ
بَاتُوْا فَيْكُمْ فَيَسْالُهُمْ وَهُو اَعْلَمُ فَيَقُولُ كَيْفَ تَرَكْتُمْ فَيَقُولُونَ تَرَكْنَاهُمُ يُصَلُّونَ
وَاتَيْنَاهُمْ يُصَلُّونَ ـ

২৯৮৩. আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী (স) বলেছেন ঃ ফেরেশেতাগণ একদলের পিছনে আরেক দল যাতায়াত করে থাকে। একদল ফেরেশতা রাতে আসে, আরেক দল দিনে। আর তারা ফজর এবং আসরের নামাযের সময় একত্রিত হয়। অতপর যারা তোমাদের মাঝে রাত্রি যাপন করেছিল তারা আল্লাহর কাছে চলে যায়। তিনি তাদের (মানুষের অবস্থা) জিজ্ঞেস করেন অথচ তাদের চেয়ে তিনি (এ সম্পর্কে) অধিক জানেন। জিজ্ঞেস করেন, তোমরা আমার বান্দাহদের কি অবস্থায় ছেড়ে এসেছ ? তারা জবাব দেয়—তাদের নামাযরত অবস্থায় ছেড়ে এসেছি এবং নামাযরত অবস্থায়ই তাদের কাছে গিয়েছি।

## ৭-অনুচ্ছেদ ঃ আমীন বলার উপকারিতা।

"তোমাদের কেউ যখন 'আমীন' বলে এবং আসমানে ফেরেশতারাও তা বলে, আর পরস্পরের 'আমীন' বলা যদি এক হয়ে যায়, তখন সেই ব্যক্তির অতীতের সব তনাহ মাফ করে দেয়া হয়।"

٢٩٨٤ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ حَشَوْتُ النَّبِيِّ هِ ﴿ فِيمَا دَةً فَيْهَا تَمَاثِيلُ كَانَّهَا نُمِرُقَةُ فَجَاءَ فَقَامَ بَيْنَ الْبَابِيْنِ وَجَعَلَ يَتَغَيَّرُ وَجُهُ فَقَلْتُ مَا لَنَا يَارَسُوْلَ اللهِ قَالَ مَا بَالُ فَجَاءَ فَقَامَ بَيْنَ الْبَابِيْنِ وَجَعَلَ يَتَغَيَّرُ وَجُهُ فَقَلْتُ مَا لَنَا يَارَسُوْلَ اللهِ قَالَ مَا بَالُ فَجَاءً فَقَلْتُ مَا لَنَا يَارَسُوْلَ اللهِ قَالَ مَا بَالُ فَجَاءً فَقَلْتُ مِنْ اللهِ قَالَ مَا عَلَيْهَا قَالَ اللهِ قَالَ مَا عَلَيْهَا قَالَ اللهِ قَالَ اللهِ قَالَتُ التَضْطَجِعَ عَلَيْهَا قَالَ المَا عَلَمْتِ انَّ

১৫. অর্থাৎ তাওহীদের ওপর ঈমান নিয়ে মরলে সে অবশাই বেহেশতে যাবে। তবে শান্তির উপযোগী ওনাহ বা অপরাধ করলে তা মাফ করিয়ে নিতে না পারলে শান্তি ভোগ করতে হবে। তারপর বেহেশতে যাবে।

الْلَلْأَنْكَةَ لاَ تَدُخُلُ بَيْتًا فِيهِ صَوْرَةُ وَأَنْ مَنْ صَنَعَ الصَوْرَةٌ يُعَذَّبُ يَوْمَ الْقَيَامةِ يَقُولُ اَخْيُواْ مَا خَلَقْتُمْ ـ يَعُمْ الْقَيَامةِ عَقُولُ اَخْيُواْ مَا خَلَقْتُمْ ـ يَ

২৯৮৪. আয়েশা (রা)-এর বর্ণনা। তিনি বলেন, আমি নবী (স)-এর জন্য (প্রাণীর) ছবিযুক্ত ছোট আকারের একটি বালিশ সেলাই করি। অতপর নবী (স) (আমার ঘরে) আসেন এবং দু'জরদার মাঝখানে দাঁড়ান। (বালিশটি দেখামাত্র) তাঁর চেহারার রং পরিবর্তিত হয়ে গেল। আমি আর্য করলাম, হে আল্লাহর রসূল! আমার কি কোন অপরাধ হয়েছে। তিনি বললেন, এ বালিশটি কেন। বললাম, এটি আমি আপনার জন্য বানিয়েছি। আপনি এর গায়ে হেলান দিয়ে বসবেন। তিনি জবাব দিলেন, তুমি কি জান না, যে ঘরে (প্রাণীর) ছবি থাকে সে ঘরে (রহমতের) ফেরেশতা ঢোকে না এবং যে ব্যক্তি (প্রাণীর) ছবি আঁকবে, কিয়ামতের দিন তাকে শাস্তি দেয়া হবে। আর আল্লাহ (তাকে) বলবেন, য়ে (প্রাণীর) ছবি তুমি বানিয়েছ, তাকে জীবন দান কর।

٥٩٨٥ - عَـنُ آبِي طَلْحَةً يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَنَ يَقُولُ لاَ تَذَخُلُ الْلَائِكَةِ بَيْتًا فيه كَلْبُ وَلاَ صُورَةُ تَمَاثَيْلَ ـ بَيْتًا فيه كَلْبُ وَلاَ صُورَةُ تَمَاثَيْلَ ـ

২৯৮৫, উবয়েদুল্লহে ইবনে আবদুল্লাহ (বা) এর বর্ণনা : তিনি ইবনে আক্রাসকে এ কথা বলতে ওনেছেন যে, আমি আবু তালহাকে বলতে ওনেছি যে, রসূলুল্লাহ (স) বলেছেন ঃ যে ঘরে কুকুর থাকে বা (প্রাণীর) ছবি থাকে, সে ঘরে (বহমতের) ফেরেশ্তা প্রবেশ করে না

٢٩٨٦ عَنْ زَيْدُ بْنُ خَالِدِ أَنَّ أَبَا طَلْحَةَ حَدَّتُهُ أَنَّ النَّبِيِّ ﴿ قَالَ لاَ تَدْخُلُ الْلاَئِكَةُ بَيْتُ فِي مَنُورَةٌ قَالَ بُسُرٌ فَمُرِضَ زَيْدُ بْنُ خَالِدٍ فَعُدْنَاهُ فَاذَا نَحْنُ فِي بَيْتِهِ بِسُتِرٍ فَيْهِ تَصَاوِيْرُ فَقُلْتُ لِعُبَيْدِ اللهِ الْخَوْلاَنِ مَنَ أَلَمْ يَحَدَّثُنَا فِي التَّصَاوِيْرِ فَقُلْلُ اللهِ الْخَوْلاَنِ مَنَ أَلَمْ يَحَدَّثُنَا فِي التَّصَاوِيْرِ فَقُلْلُ اللهِ الْخَوْلاَنِ مَنْ اللهِ الْخَوْلاَنِ مَنْ اللهِ الْحَوْلاَنِ مَنْ اللهِ الْمَا يَحَدَّثُنَا فِي التَّصَاوِيْرِ فَقَالَ اللهِ رَقَمَ فِي ثَوْبِ الْاسْمِعَتَهُ قُلْتُ لاَ قَالَ بَنِي قَدْ ذَكَرَهُ ـ

২৯৮৬, যায়েদ ইবনে খালিদ আল জুহানা থেকে বাণত। আবু তালহা (রা) তার কাছে বর্ণনা করেছেন, নবী (স) বলেছেন ঃ যে ঘরে (প্রাণীর) ছবি আছে (রহমতের) ফেরেশতাগণ সে ঘরে কখনও ঢুকে না। বুসর (একজন মধ্যবর্তী বর্ণনাকারী) বলেন, অতপর যায়েদ ইবনে খালেদ রোগাক্রান্ত হন। আমরা তাঁর গুলুষার জন্ম যাই। হঠাৎ দেখতে পাই, তাঁর ঘরে একখানা পদাঁ (ঝুলছে) আর তাতে ছবি আঁকা। তখন আমি উবায়দুল্লাহ আল খাওলানীকে জিজ্জেস করি, ইনি কি আমাদের কাছে ছবি (নিষিদ্ধ হওয়া) সংক্রান্ত হাদীস বলেননি ? তিনি জবাব দিলেন, তিনি যে বলেছেন, (ছবি নিষিদ্ধ) তবে কাপড়ে গাছ-গাছালির নকশা ছাড়া, এটি কি ওননি ? বললাম, না। তিনি বললেন, হাঁ, তিনি এটিও উল্লেখ করেছেন।

٢٩٨٧ - عَـنْ سَالِمِ عَنْ اَبِيهِ قَالَ وَعَدَ النَّبِيُّ ﷺ جَبْرِيْلَ فَقَالَ ابْنَا لاَ نَدُخُـلُ بَيْنًا فيْهِ صُوْرَةٌ وَلاَ كَانَبٌ ـ

২৯৮৭. সালেম (রা) তাঁর পিতা থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেছেন, একবার জিবরাইল নবী (স)-এর সাথে আসার ওয়াদা করেন, (কিন্তু তিনি আসেননি। তারপর যখন আসেন তখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর না আসার কারণ জিজ্ঞেস করেন। জবাবে) তিনি বলেন ঃ যে ঘরে (প্রাণীর) ছবি এবং কুকুর থাকে সে ঘরে আমরা ঢুকি না।

٢٩٨٨ – عَنْ اَبِي هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ اذَا قَالَ الْامَامُ سَمَعَ اللهُ اللهِ عَنْ اَبِي هُرَيْرَةً اَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ وَاللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ

২৯৮৮. আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ (স) বলেছেন, (নামাযে) ইমাম যখন বলে, সামিআল্লাহু লিমান হামিদাহ তখন তোমরা বলবে ঃ রব্বানা লাকাল হামদ (হে আল্লাহ, আমাদের রব, সকল প্রশংসা তোমারই জন্য)। কেনুনা, যার কথা ফেরেশতাগণের কথার সাথে মিলে যাবে, তার পূর্ববর্তী সব গুনাহ মাফ করে দেয়া হবে। ১৬

٢٩٨٩ عَـنَ ابَي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ قَالَ انَّ اَحَدَكُمْ فِي صَلَاةٍ مَادَامَتِ الصَّلَاةُ تَحْسُنهُ وَالْلَائِكَةَ تَقُـولُ اللَّهُمَّ أَغُفِرْلَهُ وَارْحَمْهُ مَالَمْ يَقُمْ مِنْ صَلَاتِهِ الصَّلَاةُ تَحْسُنهُ وَالْلَائِكَةَ تَقُـولُ اللَّهُمَّ أَغُفِرْلَهُ وَارْحَمْهُ مَالَمْ يَقُمْ مِنْ صَلَاتِهِ الْمَدَّةُ ـ أَوْ يُحُدثُ ـ

২৯৮৯. আবু হুরাইরা (রা) নবী (স) থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেছেন, তোমাদের কেউ যতক্ষণ নামায়ে আটক থাকবে, ফেরেশেতাগণ ততক্ষণ (তার জন্য এই বলে) দোআ করতে থাকবে (হে আল্লাহ, লোকটিকে মাফ করে দাও, হে আল্লাহ, এর প্রতি রহম করো।) যতক্ষণ না সে নামায় হেড়ে দাঁড়াবে কিংবা হদস<sup>১৭</sup> করবে (এ দোআ চলবে)।

· ٢٩٩٠ عَنْ صَنْوَانِ بْنِ يَعْلَىٰ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ سَمَعْتُ النَّبِيُّ عَلَى الْلِنَبَرِ وَنَادَوْا يَا مَالِكُ قَالَ سَفْيَانُ فِي قَرِاءَةٍ عَبْدِ اللهِ وَنَادَوْا يَامَالِ ـ وَنَادَوْا يَامَالِ ـ

২৯৯০. সাফওয়ান ইবনে ইয়ালা (রা) তাঁর পিতা থেকে বর্ণনা করেছেন। তান বলেছেন. আমি নবী (স)-কে মিম্বরের ওপর দাঁড়িয়ে এ আয়াত পড়তে শুনেছি ونابوا يامال অর্থাৎ তারা ডাকবে হে মালেক (দোযখের দারোগা)! সুফিয়ান বলেন, আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদের কেরাআতে এভাবেই উল্লেখ আছে।

১৬ অর্থাৎ আপ্তাহর হক নষ্টজনিত গুনাহ মাফ করে দেয়া হবে। বান্দার হক নষ্ট করলে মাফ করবেন না ;

১৭, হদস অর্থ পায়খানার রাস্তা দিয়ে বায় নির্গত হওয়া .

٢٩٩١ عَـن عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ عِيدُ أَنَّهَا قَالَتَ لِلنَّبِيِّ عَلَى اللَّهِ عَلَيْكَ يَوْمُ كَانَ أَشَدُّ مِنْ يَوْمَ أُحُّد ِ قَالَ لَقَدْ لَقِيْتُ مِنْ قَوْمِكِ مَا لَقِيْتُ وَكَانَ أَشَدُّ مَا لَقِيْتُ مِنْهُمْ يَـوْمَ الْعَقَبَةِ إِذْ عَرَضْتُ نَفْسِي عَلَى أَبْنِ عَبْدِ يَالِيْلُ بْنِ عَبْدِ كُلاَلِ فَلَمْ يُجِبْنِي إلى مَا اَرَدْتُ فَانْطَلَقْتُ وَانَامَهُمُّومُ عَلَى وَجُهِى فَلَمْ اَسْتَغِقْ الاَّ وَانَا بِقَـرْنِ التَّعَالِبِ فَرَفَعْتُ رَاسِي فَاذَا اَنَا سِنَحَابَةٍ قَدْ اَظْلَتَنَيْ فَنَظَرْتُ فَاذَا فَيْهَا جِبْرِيْلُ فَنَادَانِيْ فَقَالَ انَّ اللَّهُ قَدْ سَمَعَ قَوْلَ قَوْمَكَ لَكَ وَمَا ِ رَدُّوًّا عَلَيْكَ وَقَدْ بَعَثَ اللَّهُ الَيْكَ مَلَكَ الْجِبَالِ لِتَامُرَهُ بِمَا شَئِنَتُ فِيْهِم فَنَادَانِي مَلَكُ الْجِبَالِ فَسَلَّمَ عَلَىَّ ثُمَّ قَالَ يَامُحَمَّدُ فَقَالَ ذُلِكَ فَمَا شِئْتَ إِنْ شِئْتَ أَنْ أُطْبِقَ عَلَيْهِمُ الْاَخْشَبَيْنِ فَقَالَ النَّبِيِّ ﷺ بَـلْ اَرْجُنْ اَنْ يُخْرِجَ اللَّهُ مِنْ اَصْلاَبِهِمْ مِنْ يَعْبُدُ اللَّهُ وَحْدَهُ لاَ يُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا ـ <sup>1</sup>২৯৯১. ইবনে শিহাব, উরওয়া ও নবী পত্নী আয়েশা (রা) থেকে পরম্পরা সূত্রে হাদীস বর্ণিত রয়েছে। (একদা) আয়েশা নবী (স)-এর কাছে আর্য করলেন, ওস্থদের দিনের চাইতেও কি কোন কঠিন দিন আপনার ওপর দিয়ে গিয়েছে ? তিনি জবাব দিলেন, তোমার কওমের পক্ষ থেকে যেসব সংকটের সমুখীন আমি হয়েছি, তা-তো হয়েছিই। আর যেদিন আমি সবচেয়ে কঠিন সংকটের সন্মুখীন হই, সে ছিল আকাবার দিন। সেদিন আমি স্বয়ং যখন ইবনে আবদে ইয়ালীল ইবনে আবদে কুলালের সামনে হাযির হই, তখন আমি যা চেয়েছিলাম, তার কোন সদুত্তর সে দেয়নি। অতএব আমি মনক্ষুণ্ন হয়ে ফিরে আসলাম। এখনও আমার হুশ ফিরে আসেনি, এমনি অবস্থায় আমি কারনেস-সা'আলেবে এসে পৌছলাম। অতপর মাথা উঠালাম, হঠাৎ দেখলাম, এক খন্ত মেঘ আমাকে ছায়া দিচ্ছে। যখনি সেদিকে তাকালাম, অভ্যন্তরে জিবরাইলকে দেখতে পেলাম। তিনি আমাকে ডাকলেন এবং বললেন, আপনার সাথে আপনার জাতির যে কথাবার্তা এবং তাদের যে প্রতি উত্তর হয়েছে অবশ্যই আল্লাহ তা সব গুনেছেন। তিনি পাহাড়ের (দায়িত্বে নিয়োজিত) ফেরেশতাকে আপনার কাছে পাঠিয়েছেন। উদ্দেশ্য, এসব লোকের ব্যাপারে আপনি তাকে যেমন ইচ্ছা হুকুম দিতে পারেন। তখন পাহাড়ের ফেরেশতা আমাকে ডাকল, সালাম করল এবং বলল, হে মুহামাদ ! এসব ব্যাপার আপনার ইচ্ছার ওপর নির্ভরশীল। আপনি যদি চান, 'আখশাবাইন' নামক পাহাড় দু'টি তাদের ওপর চাপিয়ে দিতে পারি। (একথা শুনে) নবী (স) বললেন, (না, তা কখনও হতে পারে না) বরং আমি আশা করি, মহান আল্লাহ তাদের

٢٩٩٢ - عَنْ آبِيْ السَّحْقَ الشَّيْبَانِيُّ قَالَ سَاَلْتُ زِرَّ بْنَ حُبَيْشٍ عَنْ قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَ سَالَتُ زِرَّ بْنَ حُبَيْشٍ عَنْ قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَ سَعَالًا مَنْ فَالَ حَدَّثَنَا أَنْ مَنْ فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ آدُنْي فَأَوْحَى الِيْ عَبْدِهِ مَا أَوْحَى قَالَ حَدَّثَنَا إِبْنُ مَسْعُودٍ أَنَّهُ رَالَى جَبْرِيْلَ لَهُ سِتِّمَائَةٍ جَنَاحٍ -

বংশে এমন সন্তান সৃষ্টি করবেন, যারা এক অদ্বিতীয় মহীয়ান গরীয়ান আল্লাহরই ইবাদাত

করবে এবং তাঁর সাথে কাউকে শরীক করবে না।

২৯৯২. আবু ইসহাক শায়বানী (রা) বলেন, আমি যির ইবনে হুবাইশের কাছে মহান আল্লাহর আয়াত "দুই ধনুকের পরিমাণ কিংবা তার চেয়েও কম দূরত্ব ছিল। অতপর আল্লাহ তার বান্দার ওপর অহী করলেন" এর ব্যাপারে জিজ্ঞেস করি। তখন তিনি বলেন, ইবনে মাসউদ আমাদের কাছে বর্ণনা করেছেন যে, নবী (স) জিবারাইল (আ)-কে দেখেছেন, তার হুয়শ'টি ডানা ছিল।

٢٩٩٣ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ لَقَدْ رَالَى مِنْ أَيَاتِ رَبِّهِ الْكُبْرِلَى قَالَ رَأَى رَفْرَقًا اَخَضَرَ سَدُ اَلْهُ السَّمَاءِ . وَفَرَقًا اَخَضَرَ سَدُ اَفْقُ السَّمَاءِ .

২৯৯৩. আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত। এ আয়াত "নিক্যাই তিনি রবের বড় বড় নিদর্শনাবলী দেখেছেন" এর মর্মার্থ বর্ণনা করে তিনি বলেছেন, নবী (স) সবুজ 'রাফরাফ'<sup>১৮</sup> দেখেছেন, যা দিগন্তব্যাপী আকাশকে ঢেকে রেখেছিল।

٢٩٩٤ - عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ زَعَمَ أَنَّ مُحَمَّدًا رَأَى رَبَّهُ فَقَدْ أَعْظَمَ وَلَكِنْ قَدْ رَأَى جِبْرِيلَ فِي صُوْرَتِهِ وَخَلْقِهُ سَادً مَا بَيْنَ الْاُفُقِ -

২৯৯৪. আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, যে ব্যক্তি মনে করবে মুহাম্মাদ (স) নিশ্চয়ই তার রবকে দেখেছেন, সে বিরাট ভুল করবে। বরং তিনি জিবরাইলকে তার আসল অবয়ব আকৃতিতে দেখেছেন। তিনি দিগম্ভ বিস্তৃত আকাশ ঢেকে রেখেছিলেন।

٢٩٩٥ عَــن مسْـرُوق قَالَ قُلْتُ لِعَائِشَةَ فَايْنَ قَوْلُـهُ ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّى فَكَانَ قَابَ قَوْسُنَنِ اَوْ اَدْنَى قَالَتُ ذَٰلِكَ جِبْرِيلُ كَانَ يَاتِيْهِ فِــى صُوْرَةِ الرَّجُلِ وَانَّهُ اَتَاهُ هٰذِهِ اللَّرَةَ فِي صُوْرَتِهِ الَّتِي هِي صَوْرَتُهُ فَسَدٌ الْاَفْقَ ـ
 اتّاهُ هٰذِهِ اللَّرَةَ فِي صَوْرَتِهِ الَّتِي هِي صَوْرَتُهُ فَسَدٌ الْافْقَ ـ

২৯৯৫. মাসরুক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আয়েশাকে জিজ্ঞেস করলাম, আল্লাহর এ কালাম "পুন নিকটবর্তী হলেন, তারপর আরও নিকটে চলে আসলেন, অতপর উভয়ের মধ্যে ব্যবধান দু' ধনুক কিংবা তার চেয়েও কম হয়ে গিয়েছিল"-এর মর্ম কি १ আয়েশা জবাব দেন, তিনি ছিলেন জিবরাইল। সাধারণত তিনি নবী (স)-এর কাছে আসতেন মানুষের আকৃতিতে। কিন্তু এবার এসেছিলেন স্বরূপ ধরে এবং সারা আকাশ রেখেছিলেন ঘিরে।

٢٩٩٦ عَـنْ سَمُـرَةَ قَالَ قَالَ النَّبِيِّ بَيَةٍ رَايْتُ اللَّيْلَةَ رَجُلَيْنِ اَتَيَانِيْ قَالاً النَّبِيُ بَيَةٍ رَايْتُ اللَّيْلَةَ رَجُلَيْنِ اَتَيَانِيْ قَالاً النَّارِ وَانَا جِبْرِيلُ وَهٰذَا مِيْكَائِيْلُ ـ النَّارِ وَانَا جِبْرِيلُ وَهٰذَا مِيْكَائِيْلُ ـ

২৯৯৬. সামুরা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী (স) বলেন ঃ আজ্ঞ রাতে আমি দেখেছি, দু' ব্যক্তি আমার নিকট এসেছে। তারা বলছে, যে আগুন প্রজ্ঞালিত করছে, সে হল

১৮. 'রাফরাফ' অর্থ সবুজ্ঞ কার্পেট যা প্রসারিত। সম্ভবত এর **অর্থ জিবরাইল (আ)-এর** ডানাগুলো।

দোযথের দারোগা (নাম তার) মালেক আর আমি হলাম জিবরাইল এবং ইনি হলেন মিকাঈল

٢٩٩٧ - عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ ﷺ اذَا دَعَا الرَّجُلُ اِمْرَاتُهُ الِلْهِ ﴿ وَاللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ال

২৯৯৭. আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রস্লুল্লাহ (স) বলেছেন ঃ যখন কোন ব্যক্তি তার স্ত্রীকে নিজের বিছানায় ডাকে এবং স্ত্রী আসতে অস্বীকার করে; অতপর সে ব্যক্তি ক্ষোভ নিয়ে রাত কাটায়, তখন ভোর পর্যন্ত ফেরেশতাকৃল এমন স্ত্রীর প্রতিলানত ও অভিসম্পাত বর্ষণ করতে থাকে।

٢٩٩٨ - عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ اَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيُّ عَيْقُولُ ثُمَّ فَتَرَ عَنِّي اَلْوَحْيُ فَتَرَةً فَبَيْنَا اَنَا اَمَشِي سَمِعْتُ صَوْتًا مِنَ السَّمَاءِ فَرَفَعْتُ بَصَرِي قَبِلَ السَّمَاءِ فَانَا اللهُ عَلَى كُرْسِيِّ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْاَرْضِ فَجُنْتُ مَنْهُ حَتَّى هَوَيْتُ اللهُ اللهُ

২৯৯৮. ইবনে শিহাব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি আবু সালামার সূত্রে জাবের ইবনে আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণনা করেন, তিনি (জাবের) নবী (স)-কে বলতে শুনেছেন : (হেরা গুহার ঘটনার) পর আমার কাছে অহী আসা বন্ধ হয়ে গেল। এরপর একদিন আমি পথ চলছিলাম, এমন সময় এক আকাশবাণী শুনলাম। তখন আকাশের প্রতি তাকালাম। দেখলাম, হেরা গুহায় আমার কাছে যিনি এসেছিলেন, এ সেই ফেরেশতা। আসমান ও যমীনের মাঝখানে একটি কুরসীর ওপর উপবিষ্ট। আমি তাকে দেখে ভয় পেয়ে গেলাম। এমনকি মাথা ঘুরে মাটিতে পড়ে গেলাম। তারপর পরিবার-পরিজনের নিকট আসলাম। (তাদের) বললাম, আমাকে কম্বল দিয়ে আবৃত কর। আমাকে কম্বলে আবৃত কর। তখন মহীয়ান গরীয়ান আল্লাহ এ আয়াতগুলো নাযিল করেন। "হে কম্বল আবৃতজন! ওঠো এবং ভয়প্রদর্শন কর। আর তোমার রবের মহিমা প্রচার কর। তোমার পোশাক-পরিচ্ছদ পাক-পবিত্র কর এবং অপবিত্রতা পরিহার কর।"

আবু সালামা বলেছেন, এ আয়াতে الرجز শব্দ দ্বারা প্রতিমার কথা বুঝানো হয়েছে।

٢٩٩٩ – عَـنْ اِبْنِ عَبَّاسِ عَنِ النَّبِيُّ ﷺ قَالَ رَاَيْتُ لَيْلَةَ اُسْرِيَ بِي مُوْسَلَى رَجُلاً النَّامِ وَالْيَتُ عَيْسَلَى رَجُلاً مَرْبُوعًا مَرْبُسُوعَ الْدَمَ طُوَالاً جَعْدًا كَانَهُ مِنْ رِجَالٍ شَنْوَءَةَ وَرَايْتُ عَيْسَلَى رَجُلاً مَرْبُوعًا مَرْبُسُوعَ الْدَبَيْ الْخَارِنَ النَّالِ وَالدَّجَّالَ فِي

أَيَاتٍ إَرَاهُنَ اللَّهُ إِيَّاهُ فَلاَ تَكُنُ فِي مِرْيَةٍ مِنْ لِقَائِهِ قَالَ آنَسٌ وَآبُو بَكُرَةَ عَـنِ النَّبِيِّ عَلَى النَّبِيِّ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللّلْهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّاللَّاللَّا اللَّهُ الللَّهُ اللللَّهُ الللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ

২৯৯৯. ইবনে আব্বাস থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী (স) বলেছেনঃ যে রাতে আমার মিরাজ হয়, সে রাতে আমি মৃসাকে দেখতে পাই। তিনি তামাটে বর্ণের, দীর্ঘ দেহী ও কোঁকড়ানো চুল বিশিষ্ট। ঠিক যেন শানুয়া গোত্রের একজন লোক। আমি ঈসাকেও দেখেছি, মাঝারি উচ্চতা সম্পন্ন সাদা লালে মিশ্রিত মধ্যম অবয়ব বিশিষ্ট এবং মাথার চুল খাড়া। দোযথের দারোগা মালেক (ফেরেশতা) এবং দাজ্জালকেও দেখেছি। আল্লাহ (সেরাতে) বিশেষ করে যেসব নিদর্শনাবলী দেখিয়েছেন, এগুলো হলো তার মধ্যে কয়েকটি নিদর্শন মাত্র। তারপর কুরআনের এ আয়াতটি পড়েনঃ "কাজেই তার সাথে সাক্ষাত হওয়ার ব্যাপারে কোনরপ সন্দেহে পতিত হয়ো না।

আনাস ও আবু বাকারা নবী (স) থেকে বর্ণনা করেছেন যে, ফেরেশতারা দাজ্জালের উৎপাত থেকে মদীনা রক্ষা করবে। (সে মদীনায় প্রবেশ করতে পারবে না।)

৮-অনুচ্ছেদ ঃ জান্নাতের বিশেষত্বের বর্ণনা। জান্নাতের অধিবাসীরা হায়েয়, পেশাব ও পুথু ফেলা থেকে মুক্ত হবে। যখনই তাদেরকে কোনো জিনিস দেয়া হবে এবং তারপর অন্য একটা জিনিস দেয়া হবে তখনই তারা বলবে ঃ "আমাদের ইতিপূর্বে জীবিকা হিসেবে যা দেয়া হতো এতো তাই।" কারণ তাদের কাছে তাদের পরিচিত আকৃতির জিনিস আনা হবে কিন্তু তাদের স্বাদ হবে ভিন্ন। জান্নাতের ফলগুলো তাদের নিকটবর্তী হবে এবং তারা নিজেদের ইছামতো তা পেড়ে নিজে পারবে। (এরপর এই শিরোনামে অন্যান্য যে বক্তব্য রাখা হয়েছে তা মূলত কুরআনের কয়েকটি শব্দের অর্থ। এই শব্দগুলো জান্নাত ও জান্নাতের অধিবাসীদের সাথে সংগ্রিষ্ট। তাই এখানে এগুলোর অনুবাদ করা হলো না।)

٣٠٠٠ عَــنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ اذَا مَاتَ اَحَدُكُمْ فَانَّهُ يُعْرَضُ عَلَيْهِ مَقَعَدُهُ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ فَانِ كَانَ مِنْ اَهْلِ الْجَنَّةِ فَمِنْ اَهْلِ الْجَنَّةِ وَالْعَشِيِّ فَانِ كَانَ مِنْ اَهْلِ الْجَنَّةِ فَمِنْ اَهْلِ الْجَنَّةِ وَالْعَشِيِّ فَانِ كَانَ مِنْ اَهْلِ الْجَنَّةِ فَمِنْ اَهْلِ النَّادِ ـ وَمَنْ اَهْلِ النَّادِ ـ

৩০০০ নাফে আবদুল্লাই ইবনে উমর (রা) থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, রস্লুল্লাই (স) বলেছেন। তোনাদের কেউ যখন মারা যায় তখন তাকে তার (পরকালের) ঠিকানা সকলে সন্ধ্যায় দেখান হবে। সে জানুতোঁ হলে নিজেকে জানুতে আর জাহানুমী হলে জাহানুমে দেখতে পারে।

٣٠.١ - عَنْ عِمْرَانَ بْنَ حُصَيْنِ عَنِ النَّبِيُّ عِنْ قَالَ اَطَّلَعْتُ فِي الْجَنَّةِ فَرَايْتُ الْكُثَر اَهْلِهَا النِّسَاءِ ـ الْجَنَّةِ فَرَايْتُ اَكْثَر اَهْلِهَا النِّسَاءِ ـ الْكَارِ فَرَايْتُ اَكْثَرَ اَهْلِهَا النِّسَاءِ ـ

৩০০১. ইমরান ইবনে ছসাইন (রা) নবী (স) থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেছেন ঃ আমি জান্নাতের মধ্যে দৃষ্টি নিক্ষেপ করেছি। তাতে এর অধিকাংশ বাসিন্দা গরীবদেরই দেখতে পেয়েছি। আমি জাহান্নামেও দৃষ্টি নিক্ষেপ করেছি। আর নারীদেরকেই তার অধিকাংশ বাসিন্দা দেখেছি।

٣٠.٢ - عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ قَالَ بَيْنَا نَحْنُ عِنْدَ رَسُوْلِ اللهِ عَلَىٰ اذْ قَالَ بَيْنَا أَنَا نَائِمُ رَايَتُنِي فِي الْجَنَّةِ فَاذَا إِمْرَاةُ تَتَوَضَّنَا اللَّي جَانِبِ قَصْرٍ فَقُلْتُ لِمَنْ هَذَا الْقَصْرُ فَقَالُوا لِمُمَّرَ بُنَ الْخَطَّابِ فَذَكَرْتُ غَيْرَتُهُ فَوَلَّيْتُ مَدْبِرًا فَبَكَىٰ عُمَّرُ وَقَالَ اَعَلَيْكَ اَغَارَ فَقَالُوا لِعُمْرَ بُنَ الْخَطَّابِ فَذَكَرْتُ غَيْرَتُهُ فَوَلَيْتُ مَدْبِرًا فَبَكَىٰ عُمَّرُ وَقَالَ اَعَلَيْكَ اَغَارَ لَيَا رَسُولً الله ـ

৩০০২ আবু হুরাইরা (রা) বলেন, আমরা নবী (স)-এর কাছে বসা ছিলাম। এমন সময় তিনি বললেন ঃ আমি ঘুমের মধ্যে নিজেকে বেহেশতে দেখতে পেলাম। এক মহিলাকে দেখতে পেলাম। একটি প্রাসাদের পাশে সে অযু করছে। জিজ্ঞেস করলাম, প্রাসাদটি কার । ফেরেশতাগণ জবাব দিলেন, উমরের। তখন উমরের আত্মর্মর্যাদাবোধের কথাটি আমার শ্বরণ হল। আমি পেছনে ফিরে আসলাম। (এ কথা হুনে) উমর কাঁদতে লাগলেন এবং বললেন, হে আল্লাহর রসূল। আপনার ওপর আমি কি আত্মর্যাদাবোধ করতে পারি।

٣٠٠٣ عَنْ عَبْدِ اللهِ بَنِ قَيْسِ الْاَشْعَرِيِّ عَنْ اَبِيْهِ اَنَّ النَّبِيُّ عَنْ اَلْهَا الْحَيْمَةُ لَرُّةُ مُجَوَّفَةٌ طُوْلُهَا فِي السَّمَاءِ تُلاَتُوْنَ مِيْلاً فِي كُلِّ زَاوِيَةٍ مِنْهَا الْمُؤْمِنِ اَهْلٍ لاَ يَرَاهُمُ الْاَخْرُوْنَ \* قَالَ اَبُقُ عَبْدِ الصَّمَدِ وَالْحَارِثُ بْنُ عُبَيْدٍ عَنْ اَبِي عَمْرَانَ سَتُوْنَ مَيْلاً .

৩০০৩. আবদুল্লাহ ইবনে কায়েস আশআরী (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (স) বলেছেন ঃ (বেহেশতে ঈমানদারদের জন্য) মোতির গাঁথুনি দেয়া একটি তাঁবু আছে। এর উচ্চতা ত্রিশ মাইল এবং এর প্রতি কোণে কোণে মুমিনদের জন্য থাকবে এমন পরিবার (সুন্দরী ব্রী) যাদের কেউ (কখনও) দেখেনি।

আবু আবদুস সামাদ ও হারেছ ইবনে উবাইদ আবু ইমরান থেকে (ত্রিশ মাইলের স্থলে) 'ষাট মাইল' বর্ণনা করেছেন।

٣٠٠٤ عَــنْ اَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ قَالَ اللَّهُ اَعْدَدْتُ لِعِبَادِيْ الصَّالِحِيْنَ مَا لاَ عَيْنَ رَاَتْ وَلاَ اُذُنَّ سَمِعَتْ وَلاَ خَطَرَ عَلَى قَلْبِ بَشَرٍ فَاقْرَوا ۖ اِنْ شَيْتُمُ : فَلاَ تَعْلَمُ نَفْسُ مَا اُخْفِيَ لَهُمْ مِنْ قُرَّةٍ اَعْيُنٍ .

৩০০৪. আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (স) বলেছেনঃ আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করছেনঃ আমি আমার নেক বান্দাদের জন্য এমন সব নেয়ামত তৈরী করে রেখেছি, যা কোন চক্ষু দেখেনি, কোন কান শোনেনি এবং কোন মানুষের অন্তরে (এ সম্পর্কে) কোন ধারণাও জন্মেনি। তোমরা চাইলে (এর প্রমাণস্বরূপ) কুরআনের এ আয়াতটি পড়তে পার ঃ কেউ জানে না, তাদের চোখ জুড়ানো (কত জিনিস) যা গোপন করে রাখা হয়েছে।

٣٠٠٥ عَـنَ آبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ أَوَّلُ زُمْرَة تَلِجُ الْجَنَّةَ صُوْرَتُهُمُ عَلَى صَوْرَةَ مُن الْعَنَّ الْبَيْهُ اللهِ ﷺ أَوَّلُ زُمْرَة تَلِجُ الْجَنَّةَ صَوْرَتُهُمُ عَلَى صَوْرَة الْقَمْرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ لاَ يَبْصَّقُوْنَ فَيْهَا وَلاَ يَمْتَخِطُوْنَ وَلاَ يَتَغَوَّطُونَ أَنيَتَهُمُ فَيْهَا الذَّهَبُ الْمُلْكَمُ الْاَلُوَّةُ وَرَشَحُهُمُ الْسَكَ فَيْهَا الذَّهَبُ الْمُلْكَ وَاحْدِ مِنْهُمْ زَوْجَتَانِ يُرَى مُخُ سُوْقِهِمًا مِنْ وَرَاءِ اللَّهُ مِنَ الْحُسُنِ لاَ اِخْتِلاَفَ بَيْنَهُمْ وَلاَ نَبِي اللهِ بَكْرَةً وَعَشِيًّا ـ اللهِ بَكْرَةً وَعَشِيًّا ـ اللهِ بَكْرَةً وَعَشِيًّا ـ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الْكُرَةُ وَعَشِيًّا ـ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ الل

৩০০৫. আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (স) বলেছেনঃ জানাতে প্রবেশকারী প্রথম দলের (লোকদের) চেহারা চৌদ্দ তারিখের চাঁদের ন্যায় (উজ্জল ও সুন্দর) হবে। জানাতে তাদের না আসবে থু থু, না ঝরবে নাকের পানি, না হবে পায়খানা। তাদের বাসন হবে সোনার তৈরী, চিরুনী হবে সোনা ও রূপার। তাদের আংটি আগর বাতির ন্যায় জ্বলতে থাকবে। তাদের ঘাম মেশকের ন্যায় (খোশবুদার) হবে। প্রত্যেকে দু'জন করে এমন বিবি পাবে—অত্যধিক সৌন্দর্যের কারণে যাদের গোশত ভেদ করে হাডির ভেতরের মজ্জাও দেখা যাবে। বেহেশতবাসীদের মধ্যে (কখনো) না হবে মতভেদ, না দেখা দেবে পারম্পরিক হিংসা বিদ্বেষ। সবাই এক মন, এক প্রাণ হয়ে থাকবে। সকাল সন্ধ্যায় তারা আল্লাহর পবিত্রতা বর্ণনা রত থাকবে।

٣٠٠٦ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ آنَّ رَسُولَ اللهِ عَنَّ قَالَ آوَّلُ زُمْرَة تَدْخُلُ الْجَنَّةَ عَلَى صُوْرَةِ الْقَمْرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ وَالَّذِيْنَ عَلَى أَثْرِهِمْ كَأَشَدٍ كَوْكَبِ إِضَاءَةً قُلُوبُهُمْ عَلَى قَلْبِ رَجُلٍ وَاحِدَة مِنْهُمَا وَاحِدَة مِنْهُمَا وَاحِدَة مِنْهُمَا يُرَى مُنْهُمْ زَوْجَتَانِ كُلُّ وَاحِدَة مِنْهُمَا يُرَى مُنْهُمَا يُرَى مُنْهُمَا يُكُلِّ آمْرِي مِنْهُمَ رَوْجَتَانِ كُلُّ وَاحِدَة مِنْهُمَا يُرَى مُنْهُمَا يُرَى مُنْهُمَا يُكُلِّ آمْرِي مِنْهُمُ كَوْجَتَانِ كُلُّ وَاحِدَة مِنْهُمَا يُرَى مُنْهُمَا يُرَى مُنْهُمَا يَكُلُ الْمُوبَ وَلَيْكُونَ اللهُ بُكْرَةً وَعَشِيًا لاَ يَشْعَمُونَ يُرَى مُنْهُمَا لَلهُ بُكُرَةً وَعَشِيًا لاَ يَشْعَمُونَ وَلاَ يَمْتَعُمُونَ وَلاَ يَبْصَفُونَ وَلاَ يَبْصَفُونَ وَلاَ يَبْعَمُ اللّهَ مَنْ وَلَا يَبُولُ الْمُنْهُمُ اللّهُ مَنْ وَلَا يَبْعَلُ الْمُنْعَمِّ اللّهُ مُنْ وَرَاءً لَحْمِهِا مِنَ الْمُونَ وَلَا يَعْمَى اللهُ وَالْمَسْطُهُمُ الدَّهُبُ وَقَالَ مُجَاهِبُهُ مَا اللّهُ اللهُ مُنْ وَلَا اللهُ وَقَالَ مُجَاهِبُهُ اللّهُ وَقَالَ مُجَاهِبُهُ الْمُؤْدُ وَرَشَحُهُمُ الْمُسَلِّ وَقَالَ مُجَاهِبُهُ الْمُثَامِلُ وَقَالَ مُجَاهِبُهُ الْمُثَامِلُ وَقَالَ مُجَاهِبُهُ الْمُكَادُ وَقَلُ الْفَكُنُ وَالْمُسُاطُهُمُ الْمُعْلَى مُنْهُمُ اللّهُ وَالْمُسُلِقَ وَاللّهُ وَالْمُسَاطُهُمُ الْمُعَلِي وَالْمُسُلِّ وَقَالَ مُجَاهِبُولُ الْمُثَامِلُ وَقَالَ مُجَاهِبُهُ اللّهُ وَالَا اللّهُ وَالْمُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَالْمُ اللّهُ وَاللّهُ وَالْمُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَالْمُ وَاللّهُ و

৩০০৬. আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। রস্দুল্লাহ (স) বলেছেন ঃ প্রথমে যে দল বেহেশতে প্রবেশ করবে, পূর্ণিমা রঞ্জনীর চাদের মতো (উজ্জ্জল ও সুন্দর) রূপ ধরেই তারা প্রবেশ করবে। আর তাদের পরবর্তী যে দল যাবে তাদের চেহারা হবে উজ্জ্জ্লতম তারকার অনুরূপ। সবাই এক দেহ, এক প্রাণ হয়ে থাকবে। তাদের মধ্যে কোন কোন্দল থাকবে না, হিংসা বিশ্বেষ থাকবে না। প্রত্যেক ব্যক্তির দুজন করে বিবি হবে। সৌন্দর্যের বিকারণের কারণে তাদের মাংসপিন্ডের ভেতর থেকে পায়ের নলাস্থিত মজ্জাও দেখা যাবে। সকাল ও সন্ধ্যায় তারা আল্লাহর পবিত্রতা বর্ণনায় রত থাকবে। কখনও তারা রোগাক্রান্ত হবে না। কখনও তাদের নাকের সিকনী ঝরবে না, থুথু আসবে না। তাদের বাসন হবে সোনা রূপার, চিরুণী হবে স্বর্ণ নির্মিত, তাদের আংটিগুলো মুক্তার ন্যায় চিক চিক করতে থাকবে। আবু ইয়ামান বলেন, তাদের গায়ের ঘাম মেশকের (মত খোশবুদার) হবে। মুজাহিদ বলেন, াথা কর্তারের পহেলা উষাকাল। আর ক্রান্থ সূর্য ঢলে পড়া যেন তোমরা তাকে অস্তমিত হতে দেখছ।

٣٠.٧- عَنْ سَهَلٍ بْنِ سَعْد عَنِ النَّبِيِّ عَالَ لَيَدْخُلُنَّ مِنْ أُمَّتِيْ سَبَعُوْنَ اَلْفَا اَقُ سَبْعُماِئَةِ اَلْفَ لِاَ يَدْخُلُ اَوَّلُهُمْ حَتَّى يَدْخُلَ الْخِرُهُمُ وُجُوْهِهِمْ عَلَى صَعُرَةِ الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ ..

৩০০৭. সাহল ইবনে সা'দ (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (স) বলেছেন ঃ আমার উন্মতের সত্তর হাজার কিংবা (বলেছেন) সাত লাখ লোক একসঙ্গে বেহেশতে প্রবেশ করবে। কেউ আগে, কেউ পেছনে, এভাবে নয়। তাদের চেহারা পূর্ণিমা রাতের চাঁদের অনুরূপ সমুজ্জল হবে।

٣٠٠٨ - عَنْ اَنَسِ قَالَ اُهْدِىَ لِلنَّبِيُّ ﷺ جُبَّةُ سُنْدُسِ وَكَانَ يَنْهُى عَنِ الْحَرِيْرِ فَعَجَبَ النَّاسُ مِنْهَا فَقَالَ وَالَّــذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لَمَنَادِيْلُ سَعْدِ بُنِ مُعَادٍ فِيُ الْجَنَّةَ اَحْسَنُ مِنْ هَٰذَا ـ

৩০০৮, আনাস ইবনে মালেক (রা) বলেন, নবী (স)-কে একটি রেশমী জুব্বা হাদীয়া (উপটোকন) দেয়া হয়। অথচ তিনি রেশমী বন্ত্র ব্যবহার করতে নিষেধ করতেন। মানুষ তা খুব শসন্দ করল। তিনি বললেন ঃ কসম সেই সন্তার, যার হাতে মুহাম্মাদের প্রাণ, বেহেশতে সা'দ ইবনে মু'আয়ের রুমাল এর চেয়েও অধিক সুন্দর হবে।

٣٠٠٩ عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ غَّارِبِ قَالَ أُتِيَّ رَسُولُ اللَّهِ عِنْ بِثَوْبِ مِنْ حَرِيْرٍ فَجَعَلُوْا يَعْجُبُّ عَنْ مِنْ حُسْنِهِ وَلِيْنِهِ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ لَمَنَادِيْلُ سَعْدِ بْنِ مُعَاذِ فِي الْجَنَّة اَفْضَلُ مِنْ هُذَا ـ

৩০০৯, শারাআ ইবনে আযেব (রা) বলেন, রস্লুল্লাহ (স)-এর খেদমতে রেশমের একখানা কাপড় আনা হয়। লোকেরা এর সৌন্দর্য ও কমনীয়তাকে অত্যন্ত পসন্দ করে। তখন রস্লুল্লাহ (স) বলেন ঃ বেহেশতে সা'দ ইবনে মুআযের রুমাল এর চাইতেও অধিক উত্তম হবে।

٣٠١ - عَنْ سَهُلِ بُنِ سَعْدِ السَّاعِدِي قَالَ قَالَ رَسَوْلُ اللهِ ﷺ مَوْضَعِ مَوْضَعِ السَّوَطِ فِي الْجَنَّةِ خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيْهَا -

৩০১০. সাহল ইবনে সা'দ সাঈদী (রা)-এর বর্ণনা। তিনি বলেন, রস্লুল্লাহ (স) বলেছেন ঃ বেহেশতে সামান্যতম ও নগণ্যতম জায়গাও সমগ্র দুনিয়া এবং এর মধ্যে যা কিছু রয়েছে সবকিছু থেকে উত্তম।

٣٠١١ - عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ اِنَّ فِي الْجَنَّةِ شَجَرَةً يَسْيِرُ الرَّاكِبُ فِي الْجَنَّةِ شَجَرَةً يَسْيِرُ الرَّاكِبُ فِي الْجَنَّةِ عَامِ لاَ يَقْطَعُهَا -

৩০১১. আনাস ইবনে মালেক (রা) নবী (স) থেকে হাদীস বর্ণনা করেন, নবী (স) বলেছেন ঃ বেহেশতে এমন একটি বৃক্ষ আছে, কোন সওয়ারী এর ছায়ায় শত বর্ষ ধরে চলেও তা অতিক্রম করতে পারবে না।

٣٠١٣ – عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيُّ قَالَ اِنَّ فِي الْجَنَّةِ لَشَجَرَةً يَسِيْرُ الرَّاكِبُ فِيْ ظِلِّهَا مِائَةَ سَنَةٍ وَاقْرَوا اِنْ شَنْتُمُ وَظِلِّ مَمْدُوْدٍ وَلَقَابُ قَوْسِ اَحَدِكُمْ فِي الْجَنَّةِ خَيْرُمُمِمَّا طَلَعَتْ عَلَيْهِ الشَّمْسُ اَوْ تَغْرُبُ ـ

৩০১২. আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (স) বলেছেন, বেহেশতে এমন একটি গাছ আছে যার ছায়াতলে কোন সওয়ারী শত বর্ষব্যাপী চলতে পারে। তোমরা ইচ্ছা করলে এ আয়াত পড়তে পার "এবং দীর্ঘছায়া।" আর বেহেশতে তোমাদের একটি ধনুকের পরিমাণ জায়গাও যেখানে সূর্যোদয় ও সূযান্ত ঘটে (অর্থাৎ দুনিয়া) তার চেয়ে অনেক উত্তম।

٣٠٠١٣ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ عِلَى أُوَّلُ زُمْرَةٍ تَدْخُلُ الْجَنَّةَ عَلَى صَوْرَةِ الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ وَالَّذِيْنَ عَلَى الْتَارِهِمْ كَاحْسَنِ كَوْكَبِ دُرِّيٍّ فِي السَّمَاءِ اضاءَةً لَلْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ وَالَّذِيْنَ عَلَى الْتَارِهِمْ كَاحْسَنِ كَوْكَبِ دُرِّيٍّ فِي السَّمَاءِ اضاءَةً لَلْكُلِّ الْمَسْرِيِّ زَوْجَتَانِ قَلُوبُهُمْ عَلَى قَلْبِ رَجُلٍ وَاحدٍ لاَ تَبَاغُضَ بَيْنَهُمْ وَلاَ تَحَاسُدُ لِكُلِّ اَمْسِيًّ زَوْجَتَانِ مِنْ الْحَوْدِ الْعَيْنِ يُرلَى مُخُ سُوْقَهِنَ مِنْ وَرَاءِ الْعَظِمِ وَاللَّحْمِ ـ

৩০১৩. আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত, নবী (স) বলেছেন, জান্নাতে সর্বপ্রথম প্রবেশ করবে যে দল সে দলের লোকদের চেহারা হবে পূর্ণিমা রাতের চাঁদের অনুরূপ (সুন্দর ও উজ্জল)। আর তাদের অনুগামী যারা (অর্থাৎ পরবর্তী দল) তাদের চেহারা হবে আকাশের উজ্জলতম তারকার চেয়েও অধিক উজ্জলতর ও সুন্দর। তারা সবাই হবে এক দেহ, এক মন, এক প্রাণ। তাদের মধ্যে না থাকবে হিংসা, না বিদ্বেষ। প্রত্যেকের জন্য দু'জন করে ডাগর ডাগর কাজল কালো আনত নয়না ব্রী থাকবে। এদের পায়ের হাডিডর মজ্জাও হাড় মাংস ভেদ করে দেখা যাবে।

٣٠١٤ - عَنِ الْبَرَاءِ عَنِ النَّبِيِّ عِنْ النَّبِيِّ عِنْ النَّبِيِّ عِنْ النَّبِيِّ عَنْ النَّبِيِّ عَنْ النَّبِيِّ عَنْ النَّبِيِّ عَنْ الْمَلَّا مَاتَ ابْرَاهِيْمُ قَالَ آنَ لَهُ مُرْضِعًا فَي الْجَنَّة .

৩০১৪. বারাআ (রা) নবী (স) থেকে বর্ণনা করেছেন, যখন (নবী তনয়) ইবরাহীমের ইন্তেকাল হয়, তখন নবী (স) বলেন, জান্নাতে এর জন্য একজন ধাত্রী (দুধপান করানোর জন্য) বিদ্যমান আছে।

٣٠١٥ عَنْ أَبِيْ سَعِيْدِ الْخُدْرِيْ عَنْ النَّبِيِّ ﴿ قَالَ اِنَّ آهُلَ الْجَنَّةِ لَيَتَرَاعَوْنَ الْكَوْكَبَ الدَّرِّيُّ الْغَابِرَ فِي الْأَفْقِ مِنْ - الْمُرَّفِي مَنْ فَوْقِهِمْ كُمَّا تَتَرَاعَوُنَ الْكَوْكَبَ الدَّرِّيُّ الْغَابِرَ فِي الْأَفْقِ مِنْ - الْمَشْرِقِ آوِ اللَّهُ تِلْكَ مَنَازِلُ الْاَنْبِيَاءِ لاَ يَسُسُولُ اللهِ تِلْكَ مَنَازِلُ الْاَنْبِيَاءِ لاَ يَبْلُغُهَا غَيْرُهُ مَ قَالَ بَلَى وَالَّذِي نَفْسِي بِيدِهِ رِجَالٌ أَمَنُوا بِاللهِ وَصَدَّقُسُوا للهُ مِيْدِهِ رِجَالٌ أَمَنُوا بِاللهِ وَصَدَّقُسُوا اللهِ مَنْ اللهُ عَلَى اللهِ مَا اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ وَصَدَّقُسُوا اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

৩০১৫. আবু সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (স) বলেছেন, নিশ্চয়ই বেহেশতীরা তাদের উর্ধের বালাখানার বাসিন্দাদেরকে এমনভাবে দেখতে পাবে যেমন করে আকাশের পূর্ব কিংবা পশ্চিম দিগন্তে তোমরা একটি উজ্জল ও দেদীপ্যমান তারকা দেখতে পাও। তাদের মধ্যে মর্যাদার পার্থক্যের কারণে এটা হবে। সাহাবাগণ আর্য করলেন, হে আল্লাহর নবী! সেটি নবীগণের স্থান। অন্যরা তো সেখানে পৌছুতে পারবে না। তিনি বললেন, না, সেই সন্তার কসম! যার হাতে আমার প্রাণ নিবদ্ধ, সেটি তাদের স্থান যারা আল্লাহর প্রতি ইমান আনবে এবং রস্লগণের সত্যতা যথায়গভাবে স্বীকার করবে।

## **৯-অনুচ্ছেদ ঃ জান্নাতের দরজাতলোর বর্ণনা**।

"নবী (স) বলেছেন, যে ব্যক্তি (প্রত্যেক জ্বিনিসের) যুগল (জ্বোড়া জ্বোড়া) দান করবে, বেহেশতের প্রতি দরজ্বা থেকে তাকে ডাকা হবে। এ কথাটি উবাদা (রা) নবী (স) থেকে বর্ণনা করেছেন।"

٣٠١٦ - عَنْ سَهُلِ بُنِ سَعْدٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ فِي الْجَنَّةِ ثَمَانِيَّةُ اَبُّوَابٍ فَيُهُا بَابُ يُسَمَّى الرَّيَّانَ لَا يَدُخُلُهُ الاَّ الصَّائِمُوْنَ .

৩০১৬. সাহল ইবনে সা'দ (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (স) বলৈছেন, জান্নাতে আটটি দরজা। এর মধ্যে একটি দরযার নাম রাখা হয়েছে 'রাইয়্যান'। একমাত্র রোযাদাররাই এ দরজা দিয়ে (বেহেশতে) প্রবেশ করবে।

১০-অনুচ্ছেদ ঃ দোষধের বর্ণনা এবং একথা সত্য যে, এটি তৈরী হয়ে গেছে।

مَنْ أَبِي نَرَ يَقُولُ كَانَ النَّبِي النَّهِ فَي سَفَرٍ فَقَالَ أَبْرِدُ ثُمَّ قَالَ أَبْرِدُ النَّبِي عَنَى سَفَرٍ فَقَالَ أَبْرِدُوا بِالصَّلَاةِ فَانَ شَدّةَ الْحَرَّ مَنْ فَيْعِ جَهَنَّمَ عَاءُ الْفَيءُ يَعْنِي لِلتَّلُولِ ثُمَّ قَالَ آبُرِدُوا بِالصَّلَاةِ فَانَ شَدّةَ الْحَرَّ مَنْ فَيْعِ جَهَنَّم عَنَى فَاءً الْفَيءُ يَعْنِي لِلتَّلُولِ ثُمَّ قَالَ آبُرِدُوا بِالصَّلَاةِ فَانَ شَدّةَ الْحَرَّ مَنْ فَيْعِ جَهَنَّم عَالَ الْبَرِدُوا بِالصَّلَاةِ فَانَ شَدّةَ الْحَرَّ مَنْ فَيْعِ جَهَنَّم عَالَ آبَرِدُوا بِالصَّلَاةِ فَانِ شَدّةَ الْحَرَّ مَنْ فَيْعِ جَهَنَّم عَالَ آبُرِدُوا بِالصَّلَاةِ فَانَ شَدّةَ الْحَرَّ مَنْ فَيْعِ جَهَنَّم عَلَيْهِ مَعْمَ وَمِن مِنْ فَيَعِ جَهَنَّم عَلَيْهُ وَمِعْ وَمِن اللَّهُ عَلَى الْبَرِدُوا بِالصَّلَاةِ فَانِ شَدّةً وَلَاهِ عَلَى الْمَعْ وَمِن الْعَلَى الْمَعْ وَمِن اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَمِنْ شَدْةً وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَيْ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَالْمُ اللَّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلِمُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَالْ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ

٣٠١٨ - عَنْ آبِيْ سَعِيْدٍ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ عَلَىٰ آبْرِدُواْ بِالصَّلَاةِ فَانَّ شَدَّةَ الْحَرِّ مِنْ فَيْحِ جَهَنَّمَ -

৩০১৮. আবু সাঈদ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী (স) বলেছেন, নামায ঠান্ডার সময় পড়। কেননা, গরমের প্রচন্ডতা জাহানামের শ্বাস থেকেই উৎসারিত।

٣٠.١٩ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللهِ اللهِ الشَّكَتِ النَّارُ اللَّى رَبِّهَا فَقَالَتَ رَبِّ اَكُلَ بَعْضِيْ بَعْضًا فَاذِا لَهَا بِنَفْسَيْنِ نَفْسٍ فِي الشِّبَاءِ وَنَفْسٍ فِي الصَّنَيْفِ فَأَسُدُ مَاتَجِدُونَ مِنَ الزَّمْهَرِيْرِ . الصَّنَيْفِ فَأَسُدُ مَاتَجِدُونَ مِنَ الزَّمْهَرِيْرِ .

৩০১৯. আবু হুরাইরা (রা) বর্ণনা করেন, রস্লুল্লাহ (স) বলেন, দোযখ তার রবের কাছে অভিযোগ করে এবং বলে, হে খোদা ! আমার এক অংশ অপর অংশকে খেয়ে ফেলেছে। তখন আল্লাহ তাআলা তাকে দু'টি নিঃশ্বাস ছাড়ার অনুমতি দেন ; একটি নিঃশ্বাস শীতকালে, অপরটি গ্রীম্মকালে। সুতরাং তোমরা (যে) শীতের তীব্রতা ও গরমের প্রচন্ডতা পেয়ে থাক (তা ওই নিশ্বাসদ্বয়ের প্রভাব মাত্র)।

٣٠٢٠ عَـنْ اَبِيْ جَمْرَةَ الضَّبَعِيِّ قَالَ كُنْتُ أُجَالِسُ ابْنُ عَبَّاسٍ بِمَكَّةَ فَاَخَنَتْنِي الْحُمِّى فَقَالَ اَبْرِدْدَا عَنْكَ بِمَاءِ زَمْزَمَ فَانَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ الْحُمِّى مِـنْ فَيْعِ جَهَنَّمَ فَاَبْرِدْهَا بِٱلْمَاءِ اَوْ قَالَ بِمَاءِ زَمْزَمَ شَكَّ هَمَّامٌ ـ

৩০২০. আবু জামরা দুবা'ঈ (রা)-এর বর্ণনা, তিনি বলেন, আমি মক্কায় ইবনে আব্বাস্ (রা)-এর কাছে বসতাম। (একদা) আমি জুরে আক্রান্ত হই। তখন ইবনে আব্বাস বললেন, তোমার (গায়ের) জুর যমযমের পানি দ্বারা শীতল কর। কেননা, রস্লুল্লাহ (স) বলেছেন, জুর জাহান্নামের শ্বাস থেকেই (এসে থাকে)। তাই তা পানি দ্বারা কিংবা বলেছেন, যমযমের পানি দ্বারা ঠান্ডা কর। [এর কোন্টি রসূল (স) বলেছেন এ ব্যাপারে বর্ণনাকারী] হান্মাম সন্দেহে পড়েছেন।

٣٠٢١ عَنْ رَافِعِ بَنِ خَدِيْجٍ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيِّ ﷺ يَقُولُ الْحَمِّي مِنْ فَوْدِ جَهَنَّمُفَا بُريُوهَا عَنْكُمْ بِالْمَاء ـ

৩০২১. রাফে' ইবনে খাদীজ (রা) বর্ণনা করেন, আমি নবী (স)-কে বলতে শুনেছি, জ্বরের উৎপত্তি জাহান্নামের শিক্ত ও উত্তপ্ত আশুন থেকে। সুতরাং পানি ঘারা তোমরা গায়ের জ্বর ঠান্ডা কর।

' ٣٠٢٢ عَنْ عَاشِيْةَ عَنِ النَّبِيُّ ﷺ قَالَ الْحُمِّي مِنْ فَيْحِ جَهَنَّمَ فَابْرِيْوُهَا بِالْمَاءِ

৩০২২. আয়েশা (রা) নবী (স) থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেছেন ঃ জ্বর (এর উৎপত্তি) জাহান্নামের উত্তাপ থেকে। সূতরাং তোমরা পানি দিয়ে তোমাদের জ্বর ঠান্ডা কর।

٣٠٢٣ عَنْ إِبْنِ عُمْرَ عَنِ النَّبِيِّ عَالَ الْحُمِّى مِنْ فَيْحِ جَهَنَّمَ فَابْرِيوْهَا بِالْمَاءِ

৩০২৩. ইবনে উমর (রা) নবী (স) থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেছেন, জ্বর (এর উৎস) জাহান্নামের উত্তাপ। সুতরাং তোমরা পানি দিয়ে তা ঠান্ডা কর।

٣٠.٢٤ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ نَارُكُمْ جُزْءُ مِنْ سَبِعِيْنَ جُزْاً مِنْ سَبِعِيْنَ جُزْاً مِّنَ اللهِ اِنْ كَانَتَ لَكَافِيَةً قَالَ فُضِّلَتَ عَلَيْهِنَّ جُزْاً مِّنْ نَارِ جَهَنَّمَ قَيْلَ يَا رَسُسُولَ اللهِ اِنْ كَانَتَ لَكَافِيَةً قَالَ فُضِّلَتَ عَلَيْهِنَّ بِتَسْعَةٍ وَسِتَيْنَ جُزْاً كُلُّهُنَّ مِثْلُ حَرِّهَا \_

৩০২৪. আবু হুরাইরা (রা)-এর বর্ণনা, রসূলুল্লাহ (স) বলেছেন ঃ তোমাদের (ব্যবহৃত) আগুনের উত্তাপ জাহানুামের আগুনের (উত্তাপের) সত্তর ভাগের এক ভাগ মাত্র। জিজ্ঞেস করা হলো. হে আল্লাহর রসূল ! (জাহানুামীদের শান্তি দানের জন্য) দুনিয়ার আগুনই তো যথেষ্ট ছিল। তিনি জবাব দিলেন, দুনিয়ার আগুনের ওপর জাহানুামের আগুন (এর তাপ) আরও উনসত্তর ভাগ বাড়িয়ে দেয়া হয়েছে। প্রত্যেক অংশে এর সমপরিমাণ তাপ রয়েছে।

٣٠٢٥ عَنْ صَنْوَانِ بْنِ يَعْلَى عَنْ ابِيّهِ أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيِّ يَقْرَأُ عَلَى الْلِنْبَرِ وَبُادَوْا يَا مَالكُ \_

৩০২৫. সাফওয়ান ইবনে ইয়ালা (রা) তার পিতা থেকে বর্ণনা করেন, তিনি নবী (স)-কে মিম্বারের ওপর বসে বলতে ওনেছেন, "এবং তারা ডাকতে থাকবে, হে মালেক !"<sup>১৯</sup>

٣٠.٢٦ عَنْ أَبِيْ وَائِلٍ قَالَ قَبِلَ لاُسَامَةً لَوْ أَتَيْتَ فُلاَنًا فَكَلَّمْتُهُ قَالَ انِّكُــمْ لَتَروَنَ أَنِّي لاَ أُكَلَّمُهُ فِي السَّرِّ يُوْنَ أَنْ أَفْتَحَ بَابًا لاَ أَكُونُ

এখানে মালেক অর্থ দোয়খের দারোগা।

اَوَّلَ مَنْ فَتَحَهُ وَلاَ اَقُولُ لِرَجُلِ اَنْ كَانَ عَلَى اَمْيِرًا اِنَّهُ خَيْرُ النَّاسِ بَعْدَ شَنَى اسمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللهِ عَنْ قَالُوا وَمَا سَمَعْتَهُ يَقُولُ قَالَ سَمَعْتُهُ يَقُولُ عَلَى سَمَعْتُهُ لِيَقُولُ عَالَ سَمَعْتُهُ يَقُولُ يُجَاءُ إِللَّ جُلِ مِنْ رَسُولِ اللهِ عَيْدُولُ يَعْدُ بِالرَّجُلِ مِنْ النَّارِ فَيَنُورُ كَمَا يَنُورُ الْحَمَارُ بِرَحَاهُ فَيَجْتَمْعُ اَهْلُ النَّارِ عَلَيْهِ فَيَقُولُونَ اَى قُلاَنُ مَاشَ انْكَ اَلَيْسَ كُنْتَ الْمُركُمْ بِالْمُووْفِ وَتَنْهَى عَنِ الْمُنْكَرِ قَالَ كُنْتُ الْمُركُمْ بِالْمُورُوفِ وَلاَ النَّهِ وَانْهَاكُمْ عَنِ الْمَنْكِرِ قَالَ كُنْتُ الْمُركُمْ بِالْمُورُوفِ وَلاَ النَّهِ وَانْهَاكُمْ عَنِ الْمَنْكِرِ قَالَ كُنْتُ الْمُركُمْ بِالْمُورُوفِ وَلاَ النَّهِ وَانْهَاكُمْ عَنِ الْمَنْكُرِ قَالَ كُنْتُ الْمُركُمْ بِالْمُورُوفِ وَلاَ النَّهِ وَانْهَاكُمْ عَنِ الْمَنْكِرِ وَاتِيْهِ رَوَاهُ غُنْدَرُ عَنْ شُعْبَةً عَنِ الْاَعْمَشِ -

৩০২৬, আবু ওয়ায়েল (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বর্ণনা করেন, উসামাকে বলা হল, আপনি যদি ঐ ব্যক্তি [হযরত উসমান (রা)]-এর কাছে যেতেন এবং (বিদ্রোহ দমনের ব্যাপারে) তার সাথে আলোচনা করতেন, তাহলে কত ভাল হতো ! জবাবে তিনি বললেন, তোমরা মনে করছো, আমি তাঁর সাথে কথা বলিনি। আসলে আমি তাঁর সাথে আলোচনা করছি গোপনে, যাতে (ফিতনা ও বিদ্রোহের) একটি দ্বার আমি যেন খুলে না বসি। আমি এ ফেতনার দ্বার উনাক্তকারী প্রথম ব্যক্তি হতে চাই না। আমি রস্লুল্লাহ (স) থেকে এমন একটি হাদীস শুনেছি—যার পরে এমন ব্যক্তিকে আর কিছ বলতে পারি না যিনি আমাদের আমীর (প্রশাসক) এবং অবশাই আমাদের সবার মধ্যে সেরা। লোকেরা জিজ্জেস করলো. তাঁকে কি বলতে শুনেছেন ? উসামা জবাব দিলেন, তাঁকে বলতে শুনেছি, কিয়ামতের দিন এক ব্যক্তিকে আনা হবে, এরপর তাকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে। তখন আগুনে তার নাড়ীভূড়িগুলো বেরিয়ে পড়বে। ফলে সে এমনভাবে ঘুরতে থাকবে, গাধা যেমন তার পাথরের চারপাশে ঘুরতে থাকে। দোযখবাসীরা এ লোকের কাছে এসে জমায়েত হবে এবং তাকে বলবে, হে অমুক ব্যক্তি ! তোমার এ অবস্থা কেন 🕈 তমি না আমাদেরকে সংক জের আদেশ করতে এবং অন্যায় কাজ থেকে নিষেধ করতে ? সে বলবে (হাঁ) আমি তোমাদেরকে ভাল কাজের আদেশ করতাম, অথচ আমি তা করতাম না। আর অন্যায় কাজ হতে তোমাদের নিষেধ করতাম, অথচ আমি তাতে লিগু হতাম। গুনদার ও শোবা এবং আমাশ থেকে এ হাদীসটি বর্ণনা করেছেন i

## ১১-অনুচ্ছেদ ঃ ইবলিস ও তার দলবলের বর্ণনা।

٣٠. ٢٧ - عَــنَ عَائِشَةَ قَالَتُ سُحِرَ النَّبِيِّ ﷺ وَقَالَ اللَّيثُ كَتَبَ الِي هِشَامُ النَّهِيُ اللَّهِ وَوَعَاهُ عَنَ اَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتُ سُحِرَ النَّبِيُ ﷺ حَتَّى كَانَ يُخَيَّلُ النَّهِ اَنَّهُ يَفْعَلُ الشَّيَّ وَمَا يَفْعَلُهُ حَتَّى كَانَ ذَاتَ يَوْم دَعَا وَدَعَا ثُمَّ قَالَ اَشْعَرْتِ النَّهُ اللَّهُ اَفْتَانِي فَيْعَلُ الشَّيْ وَمَا يَفْعَلُهُ حَتَّى كَانَ ذَاتَ يَوْم دَعَا وَدَعَا ثُمَّ قَالَ اَشْعَرْتِ اللَّهُ اَفْتَانِي فَيْعَدُ اَحَدُهُمَا عِنْدَ رَاسِي وَالْاَخَرُ اللَّهُ اللَّهُ اَفْتَانِي فَقَعَدَ اَحَدُهُمَا عِنْدَ رَاسِي وَالْاَخَرُ عَلَيْ وَمَنْ طَبَّهُ قَالَ عَنْدَ رَجْلَى قَقَالَ اَحَدُهُمَا عَنْدَ رَاسِي وَالْاَخْرُ عَلَى عَنْدَ رَجْلَى قَالَ مَطْبُوبٌ قَالَ وَمَنْ طَبَّهُ قَالَ عَنْدَ رَجْلَى قَالَ مَطْبُوبٌ قَالَ وَمَنْ طَبَّهُ قَالَ عَنْدَ رَجْلَى قَالَ مَطْبُوبٌ قَالَ وَمَنْ طَبَّهُ قَالَ اللّهُ الْمَانِيْ اللّهُ الْمَانُوبُ قَالَ وَمَنْ طَبَّهُ قَالَ عَلَا اللّهُ الْمَانُوبُ قَالَ وَمَنْ طَبَّهُ قَالَ اللّهُ الْمَانُوبُ قَالَ اللّهُ الْمَانُوبُ قَالَ وَمَنْ طَبّهُ قَالَ اللّهُ الْمَانُوبُ قَالَ الْ وَمَنْ طَبّهُ قَالَ اللّهُ الْمُعْرَابُ اللّهُ الْهُ الْمُعْرَابُ اللّهُ الْمُنْ اللّهُ الْمَانُونُ اللّهُ الْمَلْونُ اللّهُ الْمُنْ اللّهُ الْمُنْ اللّهُ الْمُعْلِى اللّهُ الْمُنْ اللّهُ الْمُونُ اللّهُ الْمُنْ اللّهُ الْمُنْ اللّهُ الْمُنْ اللّهُ الْمُنْ اللّهُ الْمُنْ اللّهُ الْمُعْلَى اللّهُ الْمُنْ الْمُنْ اللّهُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ اللّهُ الْمُنْ اللّهُ الْمُنْ اللّهُ الْمُنْ اللّهُ اللّهُ الْمُنْ اللّهُ اللّهُ الْمُنْ اللّهُ الْمُنْ اللّهُ الْمُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ اللّهُ اللّهُ الْمُنْ الْمُنْمُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْمُ الْمُنْ الْم

لَبِيدُ بْنُ الْاَعْصَامِ قَالَ فَيْمَا ذَا قَالَ فِي مُشْطٍ وَمُشَاقَةٍ وَجُفِّ طَلْعَةٍ ذَكَرِ قَالَ فَايَنْ مُنْ الْاَعْمِى مُشَطٍ وَمُشَاقَةٍ وَجُفِّ طَلْعَةٍ ذَكَرِ قَالَ فَايُشَاتُ فَالَيْ هُوَ قَالَ فِي بِثُرِ ذَرْوَانَ فَخَرَجَ الْكِهَا النَّبِيُّ عَيْدَ ثُمَّ مُنْ مَعَ فَقَالَ لِعَائِشَاتُ حَيْنَ رَجْعَ نَطْلُهَا كَأَنَّهَا رُؤُسُ الشَّيَاطِيْنِ فَقُلْتُ السَّتَخُرَجْتَهُ فَقَالَ لاَ أَمَّا أَنَا فَقَدُ شَيْفَانِي اللهُ وَخَشِيْتُ أَنْ يُثِيْرَ ذٰلِكَ عَلَى النَّاسِ شَرَّا ثُمَّ دُفِنَتِ الْبِثْرُ ـ شَيْفَانِيْ النَّاسِ شَرَّا ثُمَّ دُفْنَتِ الْبِثْرُ ـ

৩০২৭. আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, (এক সময়) নবী (স)-কে যাদুটোনা করা হয়েছিল। লাইস বলেন, আমার কাছে হিশাম পত্র লেখেন, যাতে লেখা ছিল যে, তিনি তাঁর পিতার সূত্রে আয়েশা থেকে হাদীসটি গুনেছেন এবং সংরক্ষণ করেছেন যে, নবী (স)-কে যাদু করা হয়। এমন কি (যার প্রভাবে) তার খেয়াল হতো যে তিনি কোন কাজ করে ফেলেছেন, অথচ (প্রকৃতপক্ষে) তিনি তা করেননি। শেষ পর্যন্ত তিনি একদিন (আল্লাহ তাআলার কাছে নিজের আরোগ্যের জন্য) বার বার দোয়া করেন। তারপর তিনি (আমাকে) বলেন, তুমি কি জান, আল্লাহ আমাকে সেই জিনিসের কথা বাতলিয়ে দিয়েছেন, যাতে আমার রোগমুক্তি নিহিত। আমার কাছে দু'জন লোক আসে। তাদের একজন বসে আমার শিয়রে: অপর জন বসে পায়ের কাছে। অতপর একজন অপরজনকে জিজ্ঞেস করে, এ ব্যক্তির রোগটা কি ? দ্বিতীয়জন জবাব দেয় তাঁর ওপর যাদু করা হয়েছে। প্রথমজন জিজ্ঞেস করে, যাদু কে করেছে ? সে জানায়—লাবীদ ইবনে আসাম। প্রথমজন প্রশ্ন করল, কিসের মধ্যে (যাদু করেছে) ? দ্বিতীয় ব্যক্তি জবাবে বলল, চিরুনি ও সূতার তাগাতে (ডোর) এবং খেজুরের কলির ওপরের ছালে। প্রথমজন বলল, এসব জিনিস ংকোপায় আছে ? দ্বিতীয়জ্জন জ্বাব দিল, যারওয়ান কুপে। তখন নবী (স) সেখানে গেলেন এবং ফিরে আসলেন। ফিরে এসে আয়েশা (রা)-কে বললেন, কৃপের নিকটস্থ খেজুর গাছতলো এক একটি যেন শয়তানের মৃত। আয়েশা বলেন, আমি জিজ্জেস করলাম, যাদু করা সেই জিনিসগুলো কি আপনি বের করতে পেরেছেন ? জবাব দিলেন, না। তবে আল্লাহ আমাকে আরোগ্য করেছেন। আমার আশংকা হয়েছিল (এসব জিনিস বের করলে) তাতে মানুষের মধ্যে ফাসাদের প্রসার ঘটতে পারে। তারপর সেই কৃপটি বন্ধ করে দেয়া হয় :

٣٠.٧٨ عَنْ آبِيْ هُرَيْرَةَ آنَّ رَسُولَ اللهِ عَقْدَ قَالَ يَقْعِدُ الشَّيْطَانَ عَلَى قَافِيةٍ رَاسٍ اَحَدِكُمْ اذَا هُو نَامَ تُلاَثَ عُقَد يَضْرِبُ كُلِّ عُقَدَة مَكَانَهَا عَلَيْكَ لَيْلٌ طَوِيْلٌ فَارْقُدُ فَانْ الْمَثَيْقَظُ فَذَكَرَ اللهُ انْحَلَّثُ عُقْدَةٍ فَانْ تَوَضَاً انْحَلَلَّتُ عُقْدَةٌ فَانْ صَلَّى انْحَلَّتُ عُقْدَةٌ فَانْ صَلَّى انْحَلَّتُ عُقْدَةٌ فَانْ صَلَّى انْحَلَّت عُقْدَةٌ فَانْ صَلْى انْحَلَّت عُقْدَةً كُلَّهَا فَاصْبَحَ نَشْيُطًا طَيِّبَ النَّفْسِ وَإِلاَّ آصْبَحَ خَبِيْثَ النَّفْسِ كَسْلانَ ـ

৩০২৮ আবু হুরাইরা (রা) থেকে বার্ণত। তিনি বলেন, রসূলুক্সাহ (স) বলেছেন ঃ নিদ্রা যাওয়ার কালে তোমাদের প্রত্যেকের মাথার শেষাংশে শয়তান তিনটি করে গিরা দিয়ে দেয় এবং প্রত্যেক গিরায় (এ কথা বলে) ফুঁ মারে যে, রাত অধিক রয়ে গেছে, এখনো শুয়ে থাক। অতপর সে লোক যদি জেগে ওঠে এবং আল্লাহকে শ্বরণ করে, তখন একটি গিরা

খুলে যায়। তারপর যদি ওযু করে, দ্বিতীয় গিরাও খুলে যায়। আর যদি নামায পড়ে তাহলে সব গিরাই খুলে যায়। অতপর এই ব্যক্তি পবিত্র মন ও ফূর্তির মধ্যে দিন শুরু করবে, অন্যথায় খবিস প্রকৃতি ও অলসতার মধ্যে দিন শুরু করবে।

٣.٢٩ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ نُكِرَ عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ رَجُلُ نَامَ لَيْلَةٌ حَتَّى اَصْبَحَ قَالَ ذَاكَ رَجُلُ نَامَ لَيْلَةٌ حَتَّى اَصْبَحَ قَالَ ذَاكَ رَجُلُ بَالَ الشَّيْطَانُ فَيْ أَذُنِيهِ اَوْ قَالَ فِيْ أُنُنِهِ ـ

১০২৯. আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী (স)-এর সামনে এক ব্যক্তির নাম উল্লেখ করা হয়, যে সারা রাত ভোর হওয়া পর্যন্ত ঘুমিয়ে থাকতো। নবী (স) বলেন, এ লোকের উভয় কানে, কিংবা বলেছেন, তার কানে শয়তান পেশাব করেছে।

٣٠٣٠ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ أَمَا اِنَّ اَحَدَكُمُ اِذَا اَتَٰى اَهَلَهُ وَقَالَ بِسُّمِ اللهِ اَللهِ اللهِ المِلْمُ المِلْ

৩০৩০. ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (স) বলেছেন, দেখ, তোমাদের কেউ যখন তার পরিবারের (ন্ত্রীর) কাছে (মিলনের উদ্দেশ্যে) যায় আর এ দোয়া পড়ে — "আল্লাহর নামে ওরু করছি, হে আল্লাহ! আমাদেরকে শয়তান (এর প্রভাব) থেকে রক্ষা কর এবং যে সন্তান আমাদেরকে দান করবে, তাকেও শয়তান থেকে হিফাজত কর।" অতপর যে সন্তান তাদেরকে দান করা হবে শয়তান তার কোন ক্ষতি করতে পারবে না।

٣٠٣١ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اذَا طَلَعَ حَاجِبُ الشَّمْسِ فَدَعُوا الصَّلَاةَ حَتَّى تَغِيْبَ فَدَعُوا الصَّلَاةَ حَتَّى تَغِيْبَ فَدَعُوا الصَّلَاةَ حَتَّى تَغِيْبَ وَلاَ تَحْيُنُوا الصَّلَاةَ حَتَّى تَغِيْبَ وَلاَ تَحْيُنُوا الصَّلَاةَ حَتَّى شَيْطَانٍ وَلاَ غُرُوْبَهَا فَانِّهَا تَطْلُعُ بَيْنَ قَرْنِي شَيْطَانٍ وَلاَ غُرُوْبَهَا فَانِّهَا تَطْلُعُ بَيْنَ قَرْنِي شَيْطَانٍ السَّيْطَانِ لاَ انْرِي آيَّ ذٰلِكَ قَالَ هِشَامٌ ـ

৩০৩১ ইবনে উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বর্ণনা করেন, রস্পুল্লাহ (স) বলেছেন, যখন সূর্যের এক অংশ উর্দিত হয়, তখন তা সম্পূর্ণ ও পরিষ্কারভাবে উদিত না হওয়া পর্যন্ত নামায পড়া বন্ধ রেখো। আর সূর্যের একপাশ যখন অন্ত যাবে, তখন সম্পূর্ণ অন্ত না যাওয়া পর্যন্ত নামায পড়া বন্ধ রেখো। তোমরা সূর্যোদয় ও সূর্যান্তকালে নামায পড়বে না। কেননা, শয়তানের দুই শিঙের মধ্যখান দিয়ে এর উদয় ঘটে।

বর্ণনাকারী বলেন, হিশাম এখানে شيطان বলেছেন, নাকি الشيطان তা আমি জানি না।
حَنْ أَبِي سَعَيْدِ قَالَ قَالَ النَّبِيِّ ﷺ إِذَا مَرَّ بَيْنَ يَدَى اَحَدِكُمْ شَنَىءُ وَهُوَ يُصَلِّى فَلْيَعْاتِلُهُ فَائِمًا هُوَ شَيْطَانُ ـ وَهُوَ يُصَلِّى فَلْيَعْاتِلُهُ فَائِمًا هُوَ شَيْطَانُ ـ وَهُوَ يُصَلِّى فَلْيَعْاتِلُهُ فَائِمًا هُوَ شَيْطَانُ ـ وَهُو يُصَلِّى فَلْيَعْاتِلُهُ فَائِمًا هُوَ شَيْطَانُ ـ وَهُو يُصَلِّى فَلْيَعْاتِلُهُ فَائِمًا هُو شَيْطَانُ ـ وَهُو يَصِلِّى فَلْيَعْاتِلُهُ فَائِمًا هُو شَيْطَانُ ـ وَهُو يَعْالِمُ فَالْعَلَىٰ اللّهُ فَائِمًا هُو شَيْطَانُ ـ وَهُو يَصَلِّى فَلْيُعْاتِلُهُ فَائِمًا هُو اللّهَ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ الللللللللّهُ اللل

৩০৩২. আবু সাঙ্গদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বর্ণনা করেন, নবী (স) বলেছেন, নামায পড়াকালে তোমাদের কারো সামনে দিয়ে যদি কেউ চলাচল করে, তাকে অবশ্যই বাধা দেবে। যদি অমান্য করে, আবারও নিষেধ করবে। তারপরও অমান্য করলে তার সাথে (প্রয়োজনে) লড়াই করবে। কেননা, সে শয়তান।

٣٠.٣٣ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ وَكَلَّنِي رَسُولُ اللهِ ﷺ بِحِفْظِ زَكَاةِ رَمضانِ فَأَتَانِيْ أَتْ فَجَعَلَ يَحْتُوْ مِنَ الطَّعَامِ فَأَخَذْتُهُ فَقُلْتُ لَاَرْفَعَنَّكَ اللّٰ رَسُولُ اللهِ فَأَتَانِيْ أَتْ فَجَعَلَ يَحْتُوْ مِنَ الطَّعَامِ فَأَخَذْتُهُ فَقُلْتُ لَاَرْفَعَنَّكَ اللّٰ رَسُولُ اللّٰهِ فَاتَانِيْ أَيْةَ الْكُرْسِيِّ لَنْ يَزَالَ عَنْكُرَ الْحَدَيْثُ فَقَالَ النّبِيِّ اللّٰهِ عَلَيْكَ مِنْ اللّٰهِ حَافِظُ وَلاَ يَقْسَرَبُكَ شَيْطَانَ حَتَّى تُصْبِحَ فَقَالَ النّبِيُّ ﷺ عَلَيْكَ مِنْ اللّٰهِ حَافِظُ وَلاَ يَقْسَرَبُكَ شَيْطَانَ حَتَّى تُصْبِحَ فَقَالَ النّبِيِّ ﷺ عَلَيْكَ مِنْ اللّٰهِ حَافِظُ وَلاَ يَقْسَرَبُكَ شَيْطَانَ حَتَّى تُصْبِحَ فَقَالَ النّبِي اللّٰهِ عَلَيْكَ مِنْ اللّٰهِ عَلَيْكَ مِنْ اللّٰهِ عَلَيْكَ مِنْ اللّٰهِ عَلَيْكَ مَنْ اللّٰهِ عَلَيْكَ مَا اللّٰهِ عَلَيْكَ مَا اللّٰهِ عَلَيْكَ مَالْمَانَ عَلَيْكُ مَا اللّٰهِ عَلَيْكَ مَا اللّٰهِ عَلَيْكَ مَا اللّٰهِ عَلَيْكَ مَا اللّٰهُ عَلَيْكَ مَا اللّٰهُ عَلَيْكُ مَا اللّٰهِ عَلَيْكَ مَا اللّٰهِ عَلَيْكَ مَا اللّٰهِ عَلَيْكَ مَا اللّٰهِ عَلَيْكُ مَا اللّٰهُ عَلَيْكُ مَا اللّٰهُ عَلَيْكُ مَا اللّهُ عَلَيْكُ مَا عَلْمُ اللّٰهُ عَلَيْكُ مَا عَلْمُ اللّٰهُ عَلَيْكُ مَا اللّٰهُ عَلَيْكُ مَا اللّٰهُ عَلَيْكُ مَا عَلَيْكُ مَا اللّٰهُ عَلَيْكُ مَا اللّٰهُ عَلْمُ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَيْكُ مَا عَلَى اللّٰهُ عَلَيْكُ مَا عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَيْكُ مَا عَلَى اللّٰهُ عَلَيْكُ مَا عَلْمُ اللّٰهُ عَلَيْكُ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَيْكُ اللّٰهُ عَلَيْكُ اللّٰهِ عَلْمُ اللّٰهُ عَلَيْكُ اللّٰهُ عَلَيْكُ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَيْكُ مَا عَلَى اللّٰهُ عَلَيْكُ اللّٰهُ عَلَيْكُ اللّٰهُ عَلَيْكُ اللّٰهُ عَلَيْكُ اللّٰهُ عَلَيْكُ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَيْكُ اللّٰهُ عَلَيْكُ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَيْكُ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَيْكُ اللّٰهُ عَلَالُهُ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَيْكُولُ اللّٰهُ عَلَيْكُولُولُ اللّٰهُ عَلَيْكُولُ اللّٰهُ عَلَيْكُولُولُولُولُولُ اللّٰهُ عَلَيْكُولُولُ اللّٰ اللّٰهُ عَلَيْكُولُولُولُولُولُولُولُولُ اللّٰهُ عَلَيْكُولُ اللّٰهُ عَلَيْكُ

. ৩০৩৩, আবু হুরাইরা (রা) বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (স) আমাকে রমযানের (সাদকায়ে) ফিতরের হিফাজতের জন্য (কর্মচারী) নিযুক্ত করলেন। তখন একজন আগন্তুক আমার কাছে আসল এবং দু'হাতে ভরে খাদ্যশস্য নিতে শুরু করল। আমি তাকে ধরে ফেললাম এবং বললাম, আমি অবশ্যই তোমাকে রসূলুল্লাহ (স)-এর নিকট নিয়ে যাব। তখন সে একটি পূর্ণ হাদীস উল্লেখ করল এবং বলল, যখন তোমরা বিছানায় শুতে যাবে, তখন আয়াতুল কুরসী পড়বে। আল্লাহ সর্বদা তোমাদের হিফাজত করে যাবেন। ভোর হওয়া পর্যন্ত শয়তান তোমাদের কাছেও ঘেষতে পারবে না। তখন নবী (স) বললেন, (কথাটি) তোমাকে সে সত্য বলেছে। অথচ আসলে সে মিথ্যাবাদী এবং শয়তান ছিল।

٣٠٣٤ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ يَاتِيْ الشَّيْطَانُ اَحَدَكُمْ فَيَقَـوْلُ مَنْ خَلَقَ رَبُّكَ فَاذِا بَلَغَهُ فَلْيَسْتَعِذْ مَنْ خَلَقَ رَبُّكَ فَاذِا بَلَغَهُ فَلْيَسْتَعِذْ بِاللهِ وَلْيَنْتَه ـ

৩০৩৪ আবু হরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ (স) বলেছেন তে স্কুল্র কারো কাছে শয়তান আসতে পারে এবং জিজ্ঞেস করতে পারে—এ জিনিস কে গ্রাকিরেছে, এ বস্তু কে সৃষ্টি করেছে; (এসব বলতে বলতে) শেষ পর্যন্ত জিজ্ঞেস করে বস্তু তোমানের রবকে কে সৃষ্টি করেছে। ব্যাপার যখন এ পর্যন্ত পৌছে যাবে, তখন অবশ্বভ্রম্ভালাহর কাছে তোমরা আশ্রয় চাইবে এবং ব্যাপারটি পরিহার করবে ও চুপ হয়ে যাবে।

٣٠٣٥ - عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْ اذَا دَخَلَ رَمَضَانُ فُتِحَتُ اَنْوَابُ الْجَنَّةِ وَغُلِّقَتُ اَبُوَابُ جَهَنَّمَ وَسُلُسلِتِ الشَّيَاطِيْنُ ـ

৩০৩৫. আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। রস্লুল্লাহ (স) বলেছেন, রমযান (মাস) যখন শুরু হয়ে যায়, তখন আসমানের (অন্য বর্ণনায় বেহেশতের) দরজাগুলো খুলে দেয়া হয়, জাহানুমের দরজাগুলো বন্ধ করে দেয়া হয়, এবং শয়তানকে শৃঙ্খলে আবদ্ধ করা হয়। ২০

٣٠٣٦ - عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبَى بَنُ كَعْبِ اَنَّهُ سَمِعَ رَسُوْلَ اللهِ عَنَّ يَقُولُ اللهِ اللهِ عَنَا عَدَاءَ نَا قَالَ اَرَايْتَ اذَ اَوَيْنَا الَى الصَّخْرَةِ فَانِّى نَسيْتُ الْحُوْتَ وَمَا السَّعْرَةِ مَا اللهِ عَلَى الصَّخْرَةِ فَانِّى نَسيْتُ الْحُوْتَ وَمَا اَنْسَانِيْهِ الاَّ الشَّيْطَانُ اَنْ اَذْكُرَهُ وَلَمْ يَجِدُ مُؤْسَى النَّصَبَ حَتَّى جَاوَزَ الْكَانَ الَّذَى اَمَرَ اللهُ به ـ

৩০৩৬ ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, উবাই ইবনে কাব আমাদের কাছে বলেছেন, রসৃপুল্লাহ (স)-কে তিনি বলতে ভনেছেন, (নবী) মৃসা তার সঙ্গী খাদেমকে নির্দেশ দিলেন—আমাদের সকালের খানা নিয়ে এসো। সে বলল, আপনি কি লক্ষ করেননি, আমরা যখন প্রস্তরখন্ডটির নিকটে অবস্থান করি, তখন মাছের কথা আমি একেবারেই ভূলে যাই এবং তা উল্লেখ করা থেকে শয়তানই আমাকে ভূলিয়ে রাখে। অতপর আল্লাহ যে স্থানটি সম্পর্কে নির্দেশ দিয়েছিলেন, সেটি অতিক্রম করা পর্যন্ত মৃসা কোনরূপ ক্লান্তি অনুভব করেননি।

٣٠.٣٧ عَنْ عَبْدِ اللهِ بَنِ عُمَرَ قَالَ رَآيَتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ يُشْيِرُ الِّي الْشَرِقِ فَقَالَ هَا اِنَّ الْفَتْنَةَ هَاهُنَا اِنَّ الْفَتْنَةَ هَاهُنَا مِنْ حَيْثُ يَطْلُعُ قَرْنُ الشَّيْطَانِ ـ

৩০৩৭ আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রসূলুল্লাহ (স)-কে দেখেছি, তিনি পূর্ব দিকে ইশারা করে বলেছেন, ফিতনা এখানেই, ফিতনা এখানেই
—যেখান থেকে শয়তানের শিং বেরোয়। ২১

٣٠٣٨ عَنْ جَابِرِ عَنِ النَّبِيِّ عَهُ قَالَ إِذَا اسْتَجْنَحَ (اللَّيْلُ) اَوْ كَانَ (قَالَ) جُنْحُ اللَّيْلِ فَكُفُّوا صِبْنِانَكُمْ فَا نَّ الشَّيَاطِيْنَ تَنْتَشُرُ حَيْنَدْ فَاذِا ذَهَبَ سَاعَةُ مِنَ الْعِشَاءِ فَحَلُوهُمُ (فَخَلُّوهُمْ) وَاَغْلِقْ بَابِكَ وَاذْكُرِ اسْمَ الله وَاَطْفِي مَصْبَاحَكَ وَاذْكُرِ اسْمَ الله وَاوْكِ سِقَاءَكَ وَاذْكُرِاسْمَ الله وَخَمَّرُ انَاءَكَ وَاذْكُر اسْمَ الله وَلَوْ تَعْرُضُ عَلَيْه شَيْئًا \_

২০, হাদীসটি রূপক অর্থে ব্যবহার করা হয়েছে, বাহ্যিক অর্থে নয়। আসমানের দরজা খুলে দেয়ার অর্থ ব্যাপক ও অধিক পরিমাণে রহমত নাযিল করা। বেহেশতের দ্বার খোলার অর্থ সওয়াব ও কল্যাণের কাজ করার তাওফিক দান করা—যা বেহেশতে প্রবেশ লাভের একমাত্র কারণ। অনুরূপভাবে দোমখের দ্বার বন্ধ করে দেয়ার অর্থ রোযাদারগণ কাম-ক্রোধ, লোভ-মোহ দমনের মাধ্যমে গুলাহে লিপ্ত হওয়া থেকে আত্মরক্ষা করেন। ফলে দোমখে যাওয়ার পথ তাদের জন্য বন্ধ হয়ে যায়। শয়তানদের শৃত্তালিত করার অর্থ নেকীর দিকে রোযাদারদের ঝোকপ্রবণতা বেড়ে যাওয়ায় তাদেরকে শয়তানদের ধোকা প্রতারণা দেয়া ব্যাপকভাবে হ্রাস পাওয়া।

২১\_ অর্থাৎ পূর্ব দিক থেকে দাক্ষালের ফিতনার সূত্রপাত হবে :

৩০৩৮. জাবের (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (স) বলেছেন, যখন সাঁঝের আঁধার নেমে আসে তখন তোমরা তোমাদের শিশুদেরকে (ঘরে) আটকে রেখো। কেননা, এই সময় শয়তানরা ছড়িয়ে পড়ে। যখন রাত্রের কিছু সময় চলে যাবে, তখন তাদের ছেড়ে দিতে পার। তুমি আল্লাহর নাম শ্বরণ করে তোমার ঘরের দরজা বন্ধ করবে, আল্লাহর নামে বাতি নিভাবে এবং আল্লাহর নাম নিয়েই পানির পাত্র ঢেকে রাখবে। আর আল্লাহর নাম যিকর করেই আপন (খাদ্য দ্রব্যের) পাত্র ঢেকে রাখবে। (ঢাকবার কিছু না পেলে) যৎসামান্য কিছু হলেও তার ওপর দিয়ে রাখবে।

٣٩ < ٣ عَنْ صَفْيَةً ابِنَةٍ حَيْيٌ قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللهِ عَنْ مُغْتَكِفًا فَاتَيْتُهُ اَرُوْرُهُ لَيْلاً فَحَدَّنَتُهُ ثُمَّ قُمْتُ فَانَقَلَبْتُ فَقَامَ مَعِي لِيَقْلِبَنِي وَكَانَ مَسْكَنُهَا فِي دَارِ اُسَامَةَ لَيْلاً فَحَدَّنَتُهُ ثُمَّ قُمْتُ فَانَقَلَبْتُ فَقَالَ النَّبِيِّ عَنِي لِيَقْلِبَنِي وَكَانَ مَسْكَنُهَا فِي دَارِ اُسَامَةً بَنِ زَيْدٍ فَمَرَّ رَجُلاَنِ مِنَ الْاَنْصَارِ فَلَمَّا رَأْيَا النَّبِيِّ عِنِي اَسْرَعَا فَقَالَ النَّبِي عَلَي اللهِ يَا رَسُولَ اللهِ قَالَ عَلَى رَسُولَ اللهِ قَالَ النَّهِ قَالَ اللهِ قَالَ سَبُحًانَ اللهِ يَا رَسُولَ اللهِ قَالَ اللهِ مِنْ الْإِنْسَانِ مَجْرَى الدَّمِ وَانِّي خَشِيْتُ اَنْ يَقُذِفَ فِي قُلُوبِكُمَا انَّ اللهِ قَالَ شَيْئًا .

৩০৩৯. [নবী (স)-এর সহধর্মীনী] সুফিয়া বিনতে হুয়াই (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, একদা রস্লুল্লাহ (স) (মসজিদে নববীতে) ইতিকাফ অবস্থায় ছিলেন। আমি রাত্রে সাক্ষাতের উদ্দেশ্যে তাঁর খেদমতে আসলাম। কিছু কথাবার্তা বললাম। তারপর ফিরে আসার জন্য উঠে দাঁড়ালাম, তখন রসূল (স)-ও আমাকে পৌছিয়ে দেয়ার জন্য আমার সাথে উঠলেন। সুফিয়ার বাসস্থান উসামা ইবনে যায়েদের বাসভবনেই ছিল। এমন সময় দুজন আনসারী সে স্থান অতিক্রম করছিলেন। তাঁরা যখন নবী (স)-কে দেখলেন, দ্রুত চলে যেতে লাগলেন। নবী (স) বললেন, একটু অপেক্ষা কর, এই মহিলা সুফিয়া বিনতে হুয়াই (আমার ব্রী)। তাঁরা জবাব দিলেন, হে আল্লাহর রসূল, সুবহানাল্লাহ ! (আপনার ব্যাপারে আমরা কি অন্যরূপ ধারণা করতে পারি !) তিনি বললেন, শয়তান মানুষের শরীরে শিরায় শিরায় রক্তধারার মতই প্রবহমান থাকে। আমার আশংকা হয়েছিল, সে তোমাদের অস্তরে কোন কুধারণা সৃষ্টি করে দেয় নাকি। কিংবা নবী (স) ক্রান্ত বলছিলেন।

٣٠٤٠ عَنَّ سَلَيْعَانَ بَنِ صَنَّدِ قَالَ كُنْتُ جَالِسًا مَعَ النَّبِيُّ ﴿ اللَّهِ الْمُرَاثِ النَّبِيُ ﴿ اللَّهُ مِنَ النَّبِيُ ﴿ اللَّهُ مِنَ الشَّيْطُانِ ذَمَلَ عَنْهُ مَا يَجِدُ لَوْ قَالَ اعْنَدُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطُانِ ذَمَلَ عَنْهُ مَا كَامَةُ لَوْ قَالَ الثَّيْطَانِ فَقَالَ وَمَلَ بِي جُنُونٌ . 

يُجِدُ فَقَالُوا لَهُ إِنَّ النَّبِيُ إِنَّهُ قَالَ تَعَوَّذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ فَقَالَ وَمَلَ بِي جُنُونٌ .

৩০৪০. সুলাইমান ইবনে সুরাদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নবী (স)-এর কাছে বসা ছিলাম। দু'জন লোক পরস্পরকে গালাগালি করছিল। তাদের একজনের চেহারা (রাগে) লাল হয়ে গেল এবং তার গর্দানের রগ ফুলে মোটা হয়ে উঠলো। তথন নবী (স) বললেন, আমি এমন একটি (দোয়ার) কথা জানি, এ ব্যক্তি যদি সেই দোয়া পড়ে, তাহলে তার রাগ পড়ে যাবে। সে যদি বলেঃ 'আমি শয়তান থেকে আল্লাহর আশ্রয় চাই।' তাহলে তার রাগ পড়ে যাবে। লোকেরা সেই ব্যক্তিকে জানাল, নবী (স) বলছেন, শয়তান থেকে আল্লাহর আশ্রয় চাও। তথন লোকটি বলল, আমি কি পাগল হয়েছি ?

٣٠٤١ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ لَوْ اَنَّ اَحَدَكُمْ اِذَا اَتَٰى اَهْلَهُ قَالَ جَنِّبْنِي الشَّيْطَانَ وَجَنِّبِ الشَّيْطَانَ مَا رَزَقْتَنِيْ فَانِ كَانَ بَيْنَهُمَا وَلَـدٌ لَــمُّ يَضُرَّهُ الشَّيْطَانُ وَلَمْ يُسَلَّطُ عَلَيْهِ ـ

৩০৪১. ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বার্ণত। তিনি বলেন, নবী (স) বলেছেন, তোমাদের কেউ যখন আপুন পত্নীর কাছে মিলনের উদ্দেশ্যে যায় আর (যৌন মিলনের সময়) এই দোয়া পড়ে اللهم جنبنى الشيطان وجنب الشيطان مارزقتنى তাহলে তাদের কোন সম্ভান জন্মালে শরতান তার কোন ক্ষতি করতে পারে না এবং তার ওপর কর্তৃত্বও করতে সক্ষম হয় না।

٣٠٤٢ عَنْ اَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ اَنَّهُ صَلَّى صَلَاةً فَقَالَ اِنَّ الشَّيْطَانَ عَرَضَ لِيْ فَشَدَّ عَلَىَّ يَقَطَعُ الصَّلَاةَ عَلَىَّ فَامْكَنْنِي اللَّهُ مِنْهُ فَذَكَرَ الْحَدِيْثُ ـ

৩০৪২. নবী (স) থেকে আবু হুরাইরা (রা) বর্ণনা করেছেন যে, (একবার) নবী (স) নামায় পড়লেন, তারপর বললেন, শয়তান আমার সামনে এসেছিল এবং আমার নামায় ভাঙ্গাবার পূর্ণ প্রচেষ্টা চালিয়েছিল। (কিন্তু) আল্লাহ আমাকে তার ওপর কর্তৃত্ব দিয়ে দিয়েছেন। অতপর সম্পূর্ণ হাদীসটি বর্ণনা করেন।

٣٠.٤٣ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ اذَا نُوْدِيَ بِالصَّلَاةِ اَدْبَرَ الشَّيْطَانُ وَلَهُ ضُرَاطٌ فَاذَا قُضِي اَقْبَلَ حَتِّى يَخْطِرَ بَهَا اَدْبَرَ فَاذَا قُضِي اَقْبَلَ حَتِّى يَخْطِرَ بَينَ الْإِنْسَانِ وَقَلْبِهِ فَيَقُولُ اَدْكُرُ كَذَا وَكَذَا حَتِّى لاَ يَدْرِي اَثَلَاتًا صَلَّى أَمْ اَرْبَعَا فَإذَا لَمْ يَدْرِي اَثَلَاتًا صَلَّى أَمْ اَرْبَعَا فَإذَا لَمْ يَدْرِ ثَلاَتًا صَلَّى اَوْ اَرْبَعًا سَحَدَ سَجْدَتى السَّهُو -

৩০৪৩. আবু হুরাইরা (রা) নবী (স) থেকে বর্ণনা করেছেন, যখন নামাথের জন্য আযান দেয়া হয়, তখন শয়তান পিছন দিয়ে বায়ু ছাড়তে ছাড়তে ভাগতে থাকে। আযান যখন শেষ হয়ে যায়, তখন সামনে এগিয়ে আসে এবং মানুষের অন্তরে ওয়াসওয়াসা (প্ররোচণা) সৃষ্টি করতে থাকে; আর বলতে থাকে—অমুক কথা শ্বরণ কর এবং অমুক কাজ মনে কর এমন কি সে ব্যক্তির এ কথা আর শ্বরণ থাকে না যে, নামায তিন রাকাত পড়েছে না কি

চার রাকাত। (এমন যদি কারো ঘটে) যখন সে মনেই করতে পারে না যে, তিন রাকাত পড়েছে কি চার রাকাত, তাহলে দু'টি সহু সিজদা করবে।

٣٠٤٤ عَنْ اَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ النَّبِيِّ عِيْ كُلُّ بَنِيَّ اَدُمَ يَطْعُنُ الشَّيْطَانُ فِي جَنْبَيْهِ بِإَصْبَعِهِ حِيْنَ يُوْلَدُ غَيْرَ عِيْسَلَى ابْنِ مَرْيَمَ ذَهَبَ يَطْعُنُ فَطَعَنَ فِي الْحَجَابِ ـ الْحَجَابِ ـ

৩০৪৪. আবু হুরাইরা (রা) বর্ণনা করেন। নবী (স) বলেছেন, প্রত্যেকটি আদম সন্তানের জন্মের সময় তার পার্শ্বদেশে শয়তান আপন আঙ্গুল দ্বারা টোকা মারে। তবে ঈসা ইবনে মরিয়ম এর ব্যতিক্রম। শয়তান তাঁকে (অনুরূপ) টোকা মারতে গিয়েছিল (কিন্তু ব্যর্থ হয়) তখন পর্দায় কিংবা কাপড়ের ওপরে টোকা মারে।

٣٠.٤٥ عَــنْ عَلَقَمَةَ قَالَ قَدِمْتُ الشَّامَ فَقَلْتُ مَنْ هَٰهُنَا قَالُوا اَبُوْ الدَّرْدَاءِ قَالَ اَفْدِيُكُمُ الَّذِي اَجَارَهُ اللَّهُ مِنَ الشَّيْطَانِ عَلَى لِسَانِ نَبِيِّهِ

৩০৪৫. আলকামা (রা) থেকে বণিত: তিনি বলেন, আমি শাম দেশে (সিরিয়ায়) যাই এবং লোকদের জিজ্ঞেস করি, এখানে কি কোন সাহাবী আছেন? তারা জবাব দিল, আবুদ দারদা (রা) আছেন। তিনি (আবার) জিজ্ঞেস করলেন, তোমাদের মাঝে এমন লোকও কি আছেন, যাকে আল্লাহ আপন নবী (স)-এর মৌখিক দোয়ায় শয়তান থেকে সুরক্ষিত রেখেছেন?

٣٠٤٦ - عَنْ عَائِشَةَ عَنِ النَّبِيِ ﴿ قَالَ الْلَائِكَةُ تَتَحَدَّثُ فِي الْعَنَانِ وَالْعَنَانُ الْفَمَامُ بِالْاَمْنِ عَكُونَ فِي الْاَرْضِ فَتَسْمَعُ الشَّيَاطِيْنُ الْكَلِمَةَ فَتُقِرَّهَا فِي اُذُنِ الْكَاهِنِ كَمَا تُقَرَّ الْقَارُورَةُ فَيَزِيْدُونَ مَعَهَا مِائَةً كَذِبَةٍ .

৩০৪৬. মুগারা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, সেই ব্যক্তি যাকে আল্লাহ তাঁর নবাঁ (স)এর মৌখিক দোয়ায় শয়তান থেকে সুরক্ষিত রেখেছেন, তিনি হলেন, আন্দার ইবনে
ইয়াসির।----এবং আয়েশা (রা) নবী (স) থেকে বর্ণনা করেছেন, নবী (স)
বলেছেন ফেরেশতাগণ মেঘের মধ্যে এমন সব ব্যাপারে আলোচনা করেন, যা জমিনে
ঘটবে, তখন শয়তানেরা দু' একটি বাক্য গুনে ফেলে এবং তা গণকদের কানে এমনভাবে
ঢেলে দেয়, যেমনভাবে হাঁড়িতে পানি ইত্যাদি ঢালা হয়। তখন গণক এই (সত্য) কথাটির
সাথে শত প্রকারের মিথ্যা মিশিয়ে বলে।

٣٠٤٧ - عَـنْ آبِيْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ التَّتَاقُبُ مِنَ الشَّيْطَانِ ۚ فَالَا التَّاكُمُ الْأَبُونُ عَلَا السَّيْطَانُ ـ تَتَاعَبَ اَحَدُكُمْ إِذَا قَالَ هَا ضَحِكَ الشَّيْطَانُ ـ

৩০৪৭. আবু হুরাইরা (রা) নবী (স) থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি রলেছেন, হাই তোলা শয়তানের পক্ষ থেকে (এসে থাকে)। সূতরাং যখন তোমাদের কারো হাই আসবে, যথাশক্তি দিয়ে তা দমন করবে। কেননা, যখন হাই তোলার সময় কেউ হা'লকরে, তখন শয়তান হাসতে থাকে।

٣٠٤٨ - عَنْ عَائِشَةَ قَالَتَ لَمَّا كَانَ يَوْمَ أُحْدِ هُزِمَ الْشُرِكُونَ فَصَاحَ الْلِيْسُ آَيُ عَبَادَ اللهِ الْخَرَاكُمُ فَرَجَعَتَ اُولَاهُمْ فَاجْتَلَدَتَ هِي وَأَخْرَاهُمْ فَنَظَرَ حُذَيْفَةً فَاذَا هُوَ عَبَادَ اللهِ الْجَلَدِينَ هَوَاللهِ مَا اَحْتَجَزُوا حَتَّى قَتَلُوهُ فَقَالَ بَابِيهِ الْيَمَانِ فَقَالَ آَيْ عَبَادَ اللهِ آبِي آبِي فَوَاللهِ مَا اَحْتَجَزُوا حَتَّى قَتَلُوهُ فَقَالَ حُذَيْفَةً غَفَرَ اللهُ لَكُمْ قَالَ عُرْوَةً فَمَازَالَتْ فِي حُذَيْفَة مِنْهُ بِقِيَّةً خَيْرٍ حَتَّى لَحِقَ بِاللهِ عَنَّ وَجَلً \_ . بإلله عَنَّ وَجَلً \_ .

৩০৪৮ আরেশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, ওহুদের দিন যখন মুশরিকরা পরাজিত হয়ে ভাগতে লাগলো, তখন ইবলিস চীৎকার করে বলতে শুরু করল ঃ হে আল্লাহর বান্দারা, অর্থাৎ হে মুসলমানেরা ! তোমাদের পশ্চাতের লোকদের হত্যা কর। অর্থাৎ তারা কাফের, কিন্তু আসলে তারা ছিল মুসলমান) সূতরাং অগ্রভাগের লোকেরা পশ্চাতের (লোকদের ওপর) ঝাঁপিয়ে পড়ল এবং উভয় দলে সংঘর্ষ বেধে গেল। হ্যাইফা অকস্মাৎ তার পিতা ইয়ামানকে দেখতে পেলেন (মুসলমানরা তার ওপর হামলা করছে — অথচ তিনি ছিলেন মুসলমান)! তখন তিনি বলে উঠলেন, হে আল্লাহর বান্দারা ! আমার পিতা, আমার পিতা, (তিনি মুসলমান) কিন্তু আল্লাহর কসম ! তারা বিরত হয়নি। শেষ পর্যন্ত তারা তাঁকে হত্যা করেই ফেললো। তখন হ্যাইফা বললেন, আল্লাহ তোমাদেরকে মাফ করুন!

উরওয়া বলেন, এ ঘটনার দুঃখ হুযাইফার মনে মহান আল্লাহর সাথে মিলিত হওয়া পর্যন্ত (অর্থাৎ আমৃত্যু) বিদ্যমান ছিল।

٣٠.٤٩ - عَنْ عَائِشَةَ سَاَلْتُ النَّبِيُّ ﷺ عَنِ الْتِفَاتِ الرَّجُلِ فِي الصَّلَاةِ فَقَالَ هُوَ اِخْتِلاَسٌ يَخْتَلِسُ الشَّيْطَانُ مِنْ صَلَاةٍ اَحَدِكُمْ -

৩০৪৯: আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত । তিনি বলেছেন ঃ আমি নবী (স)-কে না**মাযের মুধ্যে** । মানুষের এদিক-সেদিক নজর করার ব্যাপারে জিজেস করলাম, তিনি বললেন, এটা হলোঁ। (নামাযে শয়তানের) হস্তক্ষেপ : যা সেই শয়তান তোমাদের নামায়ে করে থাকে।

٣٠٥٠ عَنْ أَبِي قَتَادَةَ عَنِ النّبِي عِنْ أَوْ قَالَ قَالَ النّبِي عَنْ الرّوْيَا الصّالِحَةُ مِنَ اللّهِ وَالْحَلُمُ مِنَ الشّيَطَانِ فَاذِا حَلّمَ احَدُكُمْ حُلُمًا يَخَافُهُ فَلْيَبْصُعُ عَنْ يَسَارِهِ وَلَيْتَعَوَّذُ بِاللّهِ مِنْ شَرِّهَا فَإِنَّهَا لا يَضُرّهُ -

৩০৫০. আবু কাতাদা (রা) থেকে বর্ণিত। দ্বিতীয় একটি সনদেও আবু কাতাদা থেকে একই রেওয়ায়েত করা হয়েছে। নবী (স) বলেছেন ঃ নেক ও ভাল স্বপু আল্লাহর পক্ষ থেকে হয়ে থাকে, আর কুস্বপু হয় শয়তানের পক্ষ থেকে। অতপর তোমাদের কেউ যখন এমন কোন কুস্বপু দেখে যা ভীতিজনক, তখন সে যেন তার বা দিকে থুথু মারে এবং আল্লাহর কাছে শয়তানের অনিষ্টকারিতা থেকে আশ্রয় চায়। তাহলে এ স্বপু তার কোন ক্ষতি করতে পারবে না।

٣٠٠٥ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَنَى قَالَ مَنْ قَالَ لاَ اللهَ الاَّ اللهُ وَحَدَهُ.
 لاَ شَرِيْكَ لَهُ لَهُ الْلُلُكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُو عَلَى كُلِّ شَيءٍ قَدِيْرُ فِي يَوْمٍ مِانَةً مَرَّةٍ كَانَتُ لَهُ عَدْلَ عَشْرِ رِقَابٍ وَكُتِبَتُ لَهُ مِانَةٌ حَسنَةٍ وَمُحيِّتُ عَنْهُ مِانَةٌ سَيِّئَةٍ وَكَانَتُ لَهُ حَرْزًا مِنَ الشَّيْطَانِ يَوْمُهُ ذُلِكَ حَتَّى يُمْسِي وَلَمُ يَاتٍ آحَدُ بِإَفْضَلَ مِمَّا جَاءَ بِهِ إلاَّ آحَدُ عَمِلَ آكُثَرَ مِنْ ذُلِكَ إلاَّ آحَدٌ عَمِلَ آكُثَرَ مِنْ ذُلِكَ -

৩০৫১. আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। রসৃপুল্লাহ (স) বলেছেন, যে ব্যক্তি দৈনিক একশ' বার এ দোয়া পড়ে (যার অর্থ) "আল্লাহ ছাড়া আর কোন ইলাহ নেই, তিনি একক, তাঁর কোন শরীক নেই, বাদশাহী একমাত্র তাঁরই, সমস্ত প্রশংসাও শুধুমাত্র তাঁরই জন্য, তিনি সবকিছুর ওপর সর্বশক্তিমান।" তাহলে তার শটি গোলাম আযাদ করার সমপরিমাণ সওয়াব হবে। একশ'টি সওয়াব তার নামে লেখা হবে এবং তার একশ'টি শুনাহ মিটিয়ে দেয়া হবে। ঐদিন সন্ধ্যা পর্যন্ত সে শয়তান থেকে সুরক্ষিত থাকবে। কোন ব্যক্তি তার থেকে উত্তম সওয়াবের কাজ উপস্থিত করতে সক্ষম হবে না। তবে হাঁ, ঐ ব্যক্তি পারবে, যে এর চেয়ে বেশী আমল করে (অধিকবার এ দোয়া পড়ে)।

৩০৫২. সা'দ ইবনে আবু ওয়াকাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, উমর (রা) রস্লুল্লাহ (স)-এর কাছে আসার অনুমতি চাইলেন। তখন কয়েকজ্বন কুরাইশ মহিলা (নবী পত্নীগণ) তাঁর সাথে আলাপ করছিল। তারা খুব উচ্চস্বরে বেশী (অর্থ) দাবী করছিল। যখন উমর (রা) অনুমতি চাইলেন, তখন তারা উঠলো এবং ত্রিত পর্দার আড়ালে চলে গেল। অতপর রস্লুল্লাহ (স) শিতহাস্যে অনুমতি দিলেন। উমর বললেন, হে আল্লাহর রসূল। আল্লাহ আপনাকে শিতহাস্য রাখুন। তিনি বললেন, আমার কাছে যেসব মহিলা ছিল, তাদের ব্যাপারে আমি খুবই আশ্রেণিতি হয়েছি। যখনই তারা তোমার কণ্ঠস্বর শুনেছে তখনই পর্দার আড়ালে চলে গেছে। উমর বললেন, হে আল্লাহর রস্ল। আমার তুলনায় আপনাকে তাদের ভয় করাই অধিক কর্তব্য ছিল। তারপর উমর মহিলাদের সম্বোধন করে বললেন, হে নিজেদের দুশমনেরা। তোমরা আমাকে ভয় কর, অথচ রস্লুল্লাহ (স)-কে ভয় কর না। তারা জবাব দিল, হা, তুমি রস্লুল্লাহ (স)-এর তুলনায় অধিক কর্কশভাষী ও কঠোর হলয় ব্যক্তি (তাই তোমাকে অধিক ভয় করি)। রস্লুল্লাহ (স) বললেন, সেই সন্তার কসম। যাঁর হাতে আমার প্রাণ নিবদ্ধ। শয়তান কখনও কোন পথে তোমাকে চলতে দেখলে সাথে সাথে সেই পথ ছেড়ে অন্য পথ ধরে।

৩০৫৩. নবী (স) থেকে আবু হুরাইরা (রা) বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেছেন ঃ যখন তোমাদের কেউ ঘুম থেকে উঠল এবং ওজু করল, তখন তার তিনবার নাকে পানি দিয়ে ঝেড়ে ফেলা উচিত। কেননা, শয়তান তার নাকের ছিদ্র পথে রাত্রিযাপন করেছে।

১২-অনুচ্ছেদ ঃ জ্বিন জাতি, তাদের সভয়াব ও আযাবের বর্ণনা যেমন মহান আল্লাহর বানীতে বলা হয়েছে ঃ

يَا مَعْشَرَ الْجِنِّ وَالْاِنْسِ اَلَمْ يَاتَكُمْ رُسُلُ مِّنْكُمْ يَقُصَّوْنَ عَلَيْكُم ايَاتِيْ وَيُنْذِرُوْنَكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَلَيْكُمْ الْحَيْوَةَ الدُّنْيَا وَشَهِدُوْا عَلَى اَنْفُسِنَا وَغَرَّتُهُمُ الْحَيْوَةَ الدُّنْيَا وَشَهِدُوْا عَلَى اَنْفُسِنَا وَغَرَّتُهُمُ الْحَيْوَةَ الدُّنْيَا وَشَهِدُوْا عَلَى اَنْفُسِنِا وَغَرَيْثُ رَبُّكُ مُهْلِكَ الْقُرَى بِظُلُمْ وَأَهْلُهَا عَلَى اَنْفُسِهِمْ الْخَوْدَى بِظُلُمْ وَأَهْلُهَا عَلَى اَنْفُرِيْ رَبُّكُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْلَمُوْنَ ـ (اَلْاَنْعَامُ ٣٢–١٣٠) غَفِلُونَ ـ وَإِكْلُونَ ـ (اَلْاَنْعَامُ ٣٢–١٣٠)

"হে জ্বিন ও মানব জাতি ! তোমাদেরই মধ্য থেকে রস্কাণ কি তোমাদের কাছে আসেনি ? তাঁরা কি তোমাদের সামনে আমার নিদর্শনাবলী বর্ণনা করেনি ? আর তোমাদের আজকের এ (কিয়ামতের) দিনের সম্বুখীন হওয়ার ব্যাপারে কি ভয় দেখায়নি ? তারা জবাব দিবে, আমরা নিজেদেরই বিরুদ্ধে সাক্ষ দিছি । বতুত দুনিয়ার জীবনই তাদেরকে ধোঁকা দিয়েছে এবং তারা নিজেরাই নিজেদের বিরুদ্ধে সাক্ষ দেবে যে, নিক্রয়ই তারা কাফের ছিল । এটা এ কারণে যে, তোমার রব কোন বসতির অধিবাসীদের বে-খবর অবস্থায় ধ্বংস করেন না । আর প্রত্যেকের জন্যে

তাদের আমলের কারণে মর্যাদার আসন রয়েছে এবং তোমার রব এরা যা করছে তা থেকে বে-খবর নন।"

٣٠٠٤ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ اَبِيْ صَعْصَعَةَ الْاَنْصَارِيْ عَنْ اَبِيْهِ النَّهُ اللهِ اللهِ الْحُدْرِيُّ قَالَ لَهُ انِّي اَرَاكَ تُحِبُّ الْاَنْصَارِيْ عَنْ اَبِيْهِ النَّهُ اَنَّ اَبَا سَعِيْدِ الْخُدْرِيُّ قَالَ لَهُ انِّي اَرَاكَ تُحِبُّ الْفَنَمُ وَالْبَادِيَةَ فَاذَا كُنْتَ فِي غَنْمِكِ وَبَادِيَتِكَ فَاذَنْتَ بِالصَّلَاةِ فَارْفَعْ صَوْتَكَ بِالنِّدَاءِ فَانَّهُ لاَ يَسْمَعُ مَدَى صَوْتَ الْمُؤَدِّنِ جِنَّ وَلاَ انْسٌ وَلاَ شَيَّءُ الِاَّ شَهِدَ لَهُ يَـوْمَ الْقَيَامَةِ قَالَ اَبُو سَعِيْدٍ سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللهِ هَا اللهِ هَالَهُ اللهِ هَالَ اللهِ عَيْدِ سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللهِ هَا

৩০৫৪. আবদুর রহমান ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে আবদুর রহমান ইবনে আবু সা'সা' আনসারী (রা) তাঁর পিতা থেকে বর্ণনা করেছেন। তাঁর পিতা তাঁকে জানিয়েছেন যে, আবু সাঈদ খুদরী (রা) তাঁকে বলেছেন, আমি তোমাকে লক্ষ করেছি, তুমি ছাগলের পাল ও জঙ্গলই পসন্দ কর। সুতরাং যখন তুমি তোমার ছাগলের পাল নিয়ে জঙ্গলে অবস্থান কর, আর (সময় হলে) আযান দাও, তখন আযানের আওয়াযকে বুলন্দ করবে (অর্থাৎ খুব জোরে আযান দেবে) কেননা, মুয়াযযীনের আযানের শব্দ যেসব জ্বিন, মানুষ ও অপর কিছু শোনে, কিয়ামতের দিনে তারা সবাই তার পক্ষে সাক্ষ দিবে। আবু সাঈদ বলেছেন, এ কথাটি আমি রস্পুল্লাহ (স) থেকে শুনেছি।

## ১৩-অনুচ্ছেদ ঃ মহান আল্লাহর বাণী ঃ

وَاذْ صَرَفْنَا الْبِيْكَ نَفَرًا مِّنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُوْنَ الْقُـرُانَ فَلَمَّا حَضَرُوهُ قَالُوا انْصِتُوا فَلَمَّا قَضْمِي وَلَوْ اللّٰي قَوْمِهِمْ مُنْذرِيْنَ ـ قَالُوا يُقَوْمَنَا انَّا سَمِعْنَا كَتَبًا انْزلَ مِن بَعْد مُوسَى مُصَدَّقًا لِمَا بَيْسَنَ يَدَيْهِ يَهْدِي اللّٰي الْحَقِّ وَاللّٰي طَرِيْقٍ مَّسْتَقَيْمٍ ـ يَقُومَنَا اجْيِبُوا دَاعِي اللهِ وَامِنُوا بِهِ يَغْفَرْلَكُمْ مِنْ نُنُوبِكُمْ وَيُجِرْكُمْ مَنْ عَذَابٍ يَقَوْمَنَا اجْيِبُوا دَاعِي اللهِ وَامِنُوا بِهِ يَغْفَرْلَكُمْ مِنْ نُنُوبِكُمْ وَيُجِرِكُمْ مَنْ عَذَابٍ لِيَعْمِ ـ وَمَن لاَّ يَجِبُ دَاعِي اللهِ فَلَيْسَ بِمُعْجِزٍ فِي الْأَرْضِ وَلَيْسَ لَهُ مِنْ نُونِهِ اللّٰهِ فَلَيْسَ بِمُعْجِزٍ فِي الْأَرْضِ وَلَيْسَ لَهُ مِنْ نُونِهِ اللّٰهِ عَلَيْسَ بِمُعْجِزٍ فِي الْأَرْضِ وَلَيْسَ لَهُ مِنْ نُونِهِ اللّٰهِ عَلَيْسَ بِمُعْجِزٍ فِي الْآرُضِ وَلَيْسَ لَهُ مِنْ نُونِهِ اللّٰهِ عَلَيْسَ بِمُعْجِزٍ فِي الْآرُضِ وَلَيْسَ لَهُ مِنْ نُونِهِ اللّٰهِ عَلَيْسَ بِمُعْجِزٍ فِي الْآرُضِ وَلَيْسَ لَهُ مِنْ نُونِهِ اللّٰهِ عَلَيْسَ بِمُعْجِزٍ فِي الْآلِكُ فِي ضَلَل مِبْنِي لَا اللّٰهِ عَلَيْسَ بِمُعْجِزٍ فِي الْآرُضِ وَلَيْسَ لَهُ مِنْ نُونِهِ اللّٰهِ عَلَيْسَ بِمُعْجِزٍ فِي الْآلِكُ فِي ضَلَل مِبْنِي لَا إِلَيْهُ مَنْ لَا أَوْلِيا عَلَى اللّٰهِ عَلَيْسَ لِمَا لَا إِلَيْهِ اللّٰهِ الْمُ الْمَالَ مِنْ لِمُ اللّٰمَ الْمُعْتِي اللّٰهِ عَلَيْسَ لَهُ اللّٰمِي اللّهِ الْمُؤْلِقِيلُ الْمُؤْلِقُ عَلَى الْمُؤْلِكُ فَيْ ضَلَّكُمْ مِنْ لَا الْمُعْتِلِ مَا لَيْكُولُ الْمَالِلّٰ الْمُؤْلِقِيلُ الْمُؤْلِقِيلُ الْمُؤْلِقِيلُ الْمُؤْلِقِيلُ الْمُؤْلِقِيلُ الْمُؤْلِقُولُ الْمَالِي مُنْ الْمُؤْلِقِيلُ الْمُؤْلِقِيلُ الْمِلْولِ الْمَلْسَ الْمُ الْمُؤْلِقِيلُ الْمُؤْلِقِيلُ الْمُؤْلِقِ الْمُؤْلِقُ الْمَالِي مَالِهُ الْمُؤْلِقِيلُ الْمُؤْلِقِيلُ الْمُؤْلِقِيلُ الْمُؤْلِقِيلُ الْمُؤْلِقِ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقِيلُ الْمُولِ الْمُؤْلِقِ الْمُؤْلِقِ الْمُؤْلِقِ الْمُؤْلِقِ الْمُؤْلِقِيلُ الْمُؤْلِقِ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقِ الْمُعْتِلِ الْمُؤْلِقِ الْمُؤْلِقِ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُولِ الْمُؤْلِقِ الْمُؤْلِقُولُ الْمُلْلِمُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِق

"শ্বরণ কর, যখন আমি জ্বিনদের একদলকে তোমার দিকে ফিরিয়ে দিয়েছিলাম
— যারা কুরআন তনছিল। তারপর যখন তারা তার সামনে হাজির হয়েছিল তখন
তারা বলেছিল, নীরব হও; অতপর যখন তা শেষ হলো, তখন তারা
ভয়প্রদর্শনের উদ্দেশ্যে আপন জাতির দিকে ফিরে গেল। বলল, হে আমাদের
জাতি! নিশ্বর আমরা এমন এক কিতাব তনতে পেয়েছি, যা মৃসার পরে নাযিল
হয়েছে, যা এর পূর্ববর্তী (কিতাব) সমূহের সত্যতা স্বীকার করে, বা হক-এর
দিকে এবং সরল পথের দিকে পথ দেখার। হে আমাদের জাতি! তোমরা

আল্লাহর দিকে আহ্বানকারীর ডাকে সাড়া দাও এবং তাঁর প্রতি ঈমান আন, তিনি তোমাদের কল্যাণার্থে তোমাদের গোনাহসমূহ মাফ করে দিবেন এবং তোমাদেরকে যন্ত্রণাদায়ক আযাব হতে রক্ষা করবেন। আর বে আল্লাহর দিকে আহ্বানকারীর ডাকে সাড়া না দেবে, সে জমিনে পরাভবকারী হতে পারবে না এবং তিনি ভিন্ন তার আর কোন অভিভাবক নেই। এরাই প্রকাশ্য ভ্রান্তির মধ্যে দিও রয়েছে।" (আহ্কাফ ঃ ২৯-৩২)

\$8-खनू क्ष्म श अशाहत वानी श وَبَتُ فَيِهَا مِن كُلُّ دَابًة "এবং আল্লাহ स्निर्मा প্ৰত্যেক প্ৰকারের প্ৰাণী ছড়িয়ে দিয়েছেন"—এর বর্ণনা í

٣٠.٥٥ عَنِ ابْنِ عُمَرَ انَّهُ سَمِعَ النَّبِيُّ ﷺ يَخْطُبُ عَلَى الْمَنبَرِ يَقُولُ اُقْتُلُوا الْحَيَّاتِ وَاقْتُلُوا ذَا الطُّفْيَتَيْنِ وَالْاَبْتَرَ فَانَّهُمَا يَطْمسانِ الْبَصَرَ وَيَسْتَسْقطانِ الْحَبَلَ الْحَبَلَ عَبْدُ الله فَبَيْنَا انَا الطَّارِدُ حَيَّةً لاَقْتُلُهَا فَنَادَانِي آبُقُ لُبَابَةَ لاَ تَقْتُلُهَا فَقُلْتُ الله فَبَيْنَا انَا الطَّارِدُ حَيَّةً لاَقْتُلُهَا فَنَادَانِي آبُقُ لَبُابَةَ لاَ تَقْتُلُهَا فَقُلْتُ النَّ مَنْ لَوَاتِ الْبُيُوتِ النَّ رَسُولَ الله عَنْ نَوَاتِ الْبُيُوتِ وَهِي الْعَوَامِرُ -

৩০৫৫. ইবনে উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি নবী (স)-কে মিম্বরের ওপর ভাষণ দানকালে বলতে ওনেছেন, সাপ মেরে ফেল, (বিশেষত) পিঠে দু'টি সাদা রেখা বিশিষ্ট সাপ এবং লেজ কাটা সাপ অবশ্যই মেরে ফেলবে (এগুলো খুবই বিষাক্ত)। এ দু' প্রকারের সাপ চোখের জ্যোতি নষ্ট করে দেয় এবং গর্ভপাত ঘটায়। আবদুল্লাহ বলেন, একদিন আমি একটি সাপ মারার জন্য তার খোঁজে তেড়ে যাচ্ছিলাম। এমন সময় আবু দুবাবা আমাকে ডেকে বলল, একে মেরো না। আমি জবাব দিলাম, রস্লুল্লাহ (স) সাপ মারার নির্দেশ দিয়েছেন। তিনি বললেন, তারপর তিনি আবার গৃহে বাস করে; এবং যাদের 'আওয়ামের' বলে—এমন সাপ মারতে নিষেধ করে দিয়েছেন। ২২

১৫-অনুচ্ছেদ ঃ মুসলমানদের সর্বোত্তম সম্পদ ছাগলের পাল, যাদের নিয়ে তারা পাহ-াড়ের চ্ড়ায় চলে যাবে।

٣٠٥٦ - عَنْ اَبِي سَعِيْدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْ أَبِي سَعِيْدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْ أَبِي سَعِيْدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ

২২. হাদীসের শব্দ থেকে গৃহে বসবাসকারী সবধরনের সাপের কথাই বুঝা যাছে। কিছু ইয়াম মালেক (র) থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, এই নিষেধাজ্ঞা ছিল কেবলমাত্র মদীনার গৃহে বসবাসকারী সাপের মধ্যে সীমাবদ্ধ। কোন কোন ককীহ শহরের বিভিন্ন গৃহে যেসব সাপ বসবাস করে তাদের পর্যন্ত এ নিষেধাজ্ঞাকে সম্প্রসারিত করেছেন। মোটকথা নিষেধাজ্ঞার কারণ হচ্ছে এই যে, গৃহে বসবাসকারী সাপ সাধারণত জ্বিন হয়ে থাকে। এরা কখনো কখনো সাপের রূপ ধারণ করে বাইরে বের হয়। আবু সাঈদ খুদরী (রা) বর্ণিত একটি হাদীসে বলা হয়েছে ঃ নবী সাল্লাল্লাছ আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ এসব ঘরে বসবাসকারী সাপেরা হচ্ছে 'আওয়ামের' তাই তোমরা যখনই তাদেরকে দেখবে, তিনবার সতর্ক করে দেবে। তারপরও যদি তারা না যায় তাহলে তাদেরকে মেরে ফেলবে।—সম্পাদক

خَيْرَ مَالِ الرَّجُلِ (الْسُلِمِ) غَنَمُّ يَتْبَعُ بِهَا شَعَفَ الْجِبَالِ وَمَوَاقِعَ الْقَطْرِ يَفِرُّ بِدِيْنِهِ مِنُ الْفِتَنِ ـ

৩০৫৬. আবু সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, রস্পুল্লাহ (স) বলেছেন ঃ সে যুগ অতি নিকটে, যখন একজন মুসলমানের সর্বোক্তম সম্পদ হবে ছাগলের পাল যা নিয়ে সে চলে যাবে পাহাড়ের চ্ড়ায় আর গহীন জঙ্গলে। ফিতনা থেকে আপন দীন রক্ষার্থে সে (এভাবে) ভাগবে।

٣٠.٥٧ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ آنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ رَاسُ الْكُفْرِ نَحْوَ الْمَشْرِقِ وَالْفَخْرُ وَالْخَيْلاَءُ فِي آهُلِ الْخَيْلِ وَالْابِلِ وَالْفَدَّادِيْنَ آهُلِ الْوَيْرِ وَالسَّكِيْنَةُ فِي آهُل الْغَنَم ـ

৩০৫৭. আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। রস্দুল্লাহ (স) বলেছেন, কুফরীর মৃদ পূর্ব দিকে এবং দম্ভ ও অহংকার উট ও ঘোড়ার পালের মালিকদের মধ্যে, এবং বেদুইনদের মধ্যে যারা তাদের উটের পাল নিয়ে ব্যস্ত থাকে এবং দীনের প্রতি মনোযোগী হয় না। আর প্রশান্তি ছাগলের মালিকের মধ্যে।২৩

٣٠٥٨- عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَمْرِهِ أَبِي مَسْعُوْدٍ قَالَ اَشَارَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ بِيَدِهِ نَحْوَ الْيَمْنِ فَقَالَ الْآلُهِ اللهِ عَلَىٰ الْفَدَّادِيْنَ الْقَسُوةَ وَغَلَظَ الْقُلُوبِ فِي الْفَدَّادِيْنَ عَنْدَ أُصُولُ الْقُلُوبِ فِي الْفَدَّادِيْنَ عَنْدَ أُصُولُ اَذْنَابِ الْإِلِ حَيْثُ يَطْلُعُ قَرْنَا السَيْطَانِ فِي رَبِيْعَةَ وَمُضْرَ ـ عَنْدَ أُصُولُ اَذْنَابِ الْإِلِ حَيْثُ يَطْلُعُ قَرْنَا السَيْطَانِ فِي رَبِيْعَةَ وَمُضْرَ ـ

৩০৫৮. উকবা ইবনে উমর ও আবু মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত। রস্পুল্লাহ (স) নিজ হাত 
ঘারা ইয়ামেনের দিকে ইশারা করে বলেন, 'ঈমান তো ওদিকে ইয়ামেনের মধ্যে।
কঠোরতা ও মনের কাঠিন্য এমন সব বেদুইনদের মধ্যে যারা তাদের উট নিয়ে ব্যস্ত থাকে
এবং ধর্মের প্রতি মনোযোগী হয় না, যেখান থেকে শয়তানের শিং দু'টি বেরোয় রাবি'আ ও
মুদার গোত্রছয়ের মাঝে।

٣٠٥٩ - عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيُّ ﷺ قَالَ اذَا سَمِعْتُمْ صِيَاحَ الدَّيِكَةِ فَاسَالُوْا اللهَ مِنْ فَضْلِهِ فَانِّهَا رَاتَ مَلَكًا وَاذَا سَمِعْتُمْ نَهِيْقَ الْحِمَارِ فَتَعَوَّنُوا بِاللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ فَانَّهُ رَاَى شَيْطَانًا ـ

৩০৫৯. আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (স) বলেছেন, যখন ভোমরা মোরগের ডাক ভনবে, তখন আল্লাহর কাছে তাঁর রহমত ও ফযল চেয়ে দোয়া করবে। কেননা, এ

২৩. 'কৃষ্ণরীর মূল পূর্ব দিকে'—ছারা তৎকালীন ইরানের অগ্নি উপাসকদের কৃষ্ণরীর দিকে ইঙ্গিত করা হরেছে। কেননা মদীনা থেকে ইরান পূর্ব দিকে অবস্থিত। ভারতের মূর্তিপূজাও এই ইঙ্গিতের অন্তর্ভূক্ত হতে পারে।

মোরগ ফেরেশতা দেখেছে। আর যখন গাধার ডাক ওনবে, তখন শয়তান থেকে আল্লাহর আশ্রয় চাইবে। কেননা, সে শয়তান দেখেছে।

٣٠٦٠ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْ اِذَا كَانَ جُنْحُ اللَّيْلِ اللهِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ الشَيَاطِيْنَ تَنْتَشِر حَيْنَئذِ فَاذَا ذَهَبَ سَاعَةُ مِنَ اللَّيْلِ فَحَلُّوهُمْ وَاَعْلِقُوا الْاَبُوابَ وَاذْكُرُوا اسْمَ اللهِ فَانَّ الشَّيْطَانَ لاَ يَقْتَحُ بَابًا مُغْلَقًا \_ قَالَ وَاخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ نَحْوَ مَا اخْبَرْنِي عَطَاءً وَلَمْ يَذْكُرُ وَاذْكُرُوا اسْمُ اللهِ \_

৩০৬০. জাবির ইবনে আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। রস্পুল্লাহ (স) বলেছেন, যখন রাতের আঁধার নেমে আসে, কিংবা বলেছেন, যখন সন্ধ্যা হয়ে যাবে, তখন তোমরা তোমাদের শিশুদের (ঘরে) আটকে রাখো। কেননা, এ সময় শয়তান ছড়িয়ে পড়ে। আর রাত কিছুটা কেটে গেলে তাদেরকে ছেড়ে দিতে পার এবং আল্লাহর নাম নিয়ে (ঘরের) দরজা বন্ধ কর। কারণ, শয়তান বন্ধ দরজা খোলে না।

হাদীস বর্ণনাকারী (ইবনে জুরাইহ) বলেছেন, আমাকে আমর ইবনে দীনার জানিয়েছেন যে, আতা যেমন রেওয়ায়েত করেছেন, ঠিক অনুরূপ বর্ণনা জাবের ইবনে আবদুল্লাহ থেকে তিনিও তনেছেন। তবে তিনি انكروا اسم الله

٣٠.٦٠ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ عَالَ فَقَدَتُ أُمَّةُ مِنْ بَنِيْ الْسَرَاثَيِلَ لاَ يُدْرِي مَا فَعَلَتْ وَانِّي لاَ أُرَاهَا الاَّ الْفَارَ اذَا وُضِعَ لَهَا الْبَانُ الْابِلِ لَمْ تَشُرَبُ وَاذَا وُضِعَ لَهَا الْبَانُ الْابِلِ لَمْ تَشُربُ وَإِذَا وُضِعَ لَهَا الْبَانُ الْابِلِ لَمْ تَشُربُ وَإِذَا وُضِعَ لَهَا الْبَانُ الْآبَانُ الشَّامِيُّ الْمُعَلَّمُ اللَّهُ وَاذَا وَضَعَ لَهَا الْبَانُ الشَّامَةِ شَربَتَ فَحَدَّثَتُ كَعْبًا فَقَالَ اَنْتَ سَمِقْتَ النَّبِيُّ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللِّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللْهُ اللَّهُ الللْهُ الللللْمُ الللْمُلْكُولَ الللْمُلْمُ الللْمُلِيلُولَ اللْمُلْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللْمُلْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُلْمُ الللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ الللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ الللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللَّه

৩০৬১. আবু হুরাইরা (রা) নবী (স) থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেছেন, বনী ইসরাইলের একদল লোক নিখোঁজ হয়ে গিয়েছিল। কেউ জানে না তারা কি করলো। আমি মনে করি, এ ইদুরই (বিবর্তিত আকৃতিতে) সেই নিখোঁজ সম্প্রদায়। (এর কারণ) যখন ইদুরের সামনে উটের দুধ রাখা হয়—তখন সে তা পান করে না। আর যখন হাগলের দুধ রাখা হয় তখন সে পান করে। (আবু হুরাইরা বলেন,) আমি কা বের কাছে এ হাদীস বর্ণনা করি। তিনি জিজ্জেস করেন, তুমি স্বয়ং নবী (স)-কে এ হাদীস বলতে তনেছ । জবাব দিলাম, হাঁ। অতপর তিনি কয়েকবার এ কথা আমাকে জিজ্জেস করেন, তখন আমি বলি, আমি কি তাওরাত পড়েছি।

٣٠.٦٧ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيُّ ﷺ قَالَ لِلْوَزَغِ الْفُويَسْنِقُ وَلَمْ اَسْمَعُهُ آمَرَ بِقَتْلِهِ وَزَعَمَ سَعْدُ بُنُ اَبِيْ وَقَاصٍ إَنَّ النَّبِيُّ ﷺ اَمَرَ بِقَتْلِهٍ - ৩০৬২, আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (স) গিরগিটী (কাঁকলাশ)-কে নিকৃষ্ট ক্ষতিকারক বলে অভিহিত করেছেন। নবী (স)-কে তাকে হত্যা করার নির্দেশ দিতে আমি শুনিন। আর সা'দ ইবনে আবু ওয়াকাস দাবী করেন যে, নবী (স) নিক্যুই তা হত্যা করার আদেশ দিয়েছেন।

٣٠٦٣ - عَنْ سَعْيِدِ بْنِ الْسَيِّبِ أَنَّ أُمَّ شَرِيْكِ اَخْبَرَتْهُ أَنَّ النَّبِيِّ ﷺ اَمَـرَهَا بِقَتْل الْاَوْزَاغ -

৩০৬৩. সাঈদ ইবনে মুসাইয়্যেব (রা)-এর বর্ণনা, উল্মে শরীক তাঁকে জ্ঞানিয়েছেন, নবী (স) তাকে গিরগিটী মারার নির্দেশ দিয়েছেন।

٣٠٦٤ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ أَقْتَلُوا ذَاالطَّفْيَتَيْنِ فَانَّهُ يَلْتَمِسُ الْبَصِيرَ

৩০৬৪. আয়েশা (রা) থেকে বাণত। রস্পুল্লাহ (স) নির্দেশ দিয়েছেন, পিঠে দু'টি দীর্ঘ সাদা রেখা বিশিষ্ট সাপ মেরে ফেল। কেননা, এ জাতীয় সাপ (ভয়ম্কর বিষাক্ত) চোখের দৃষ্টিশক্তি নষ্ট করে এবং গর্ভপাত ঘটায়।

٣٠.٦٥ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتُ آمَرَ النَّبِيُّ ﷺ بِقَتْلِ الْاَبْتَرِ وَقَالَ انَّهُ يُصبِيبُ الْبَصنَرَ وَيُذْهِبُ الْحَبَلَ ـ

৩০৬৫. আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (স) লেজ কাটা সাপ মেরে ফেলার নির্দেশ দিয়েছেন এবং বলেছেন যে, এ জাতীয় সাপ চোখের জ্যোতি নষ্ট করে এবং গর্ভপাত ঘটায়।

٣٠٦٦- عَنِ ابْنِ اَبِي مُلَيْكَةَ اَنَّ اِبْنَ عُمْرَ كَانَ يَقَتُلُ الْحَيَّاتِ ثُمَّ نَهٰى قَالَ انْظُرُوا اَيْنَ هُوَ فَنَظَرُوا اِنَّ النَّبِيِّ عَلَيْهِ مِلْخَ حَيَّةٍ فَقَالَ انْظُرُوا اَيْنَ هُوَ فَنَظَرُوا فَقَالَ الْقَلُرُوا الْنَجِيِّ مَلَيْعَ مَيَّةٍ فَقَالَ انْظُرُوا اَيْنَ هُوَ فَنَظَرُوا فَقَالَ اقْتُلُوهُ فَكُنْتُ اَقْتُلُهَا لِذَٰلِكَ فَلَقِيْتُ اَبَا لُبَابَةً فَاخْبَرَنِي آنَّ النَّبِيِّ عَالَ لَا لَكُنْ النَّبِي اللَّهِ قَالَ لاَ لَا تَقْتُلُوا الْجَنَّانَ اللَّهِ كُلُ الْبَتَرَ ذِي طُفْيَتَيْنِ فَانِّهُ يُسْقِطُ الْوَلَدَ وَيُذْهِبُ الْبَصَرَ فَاقَتُلُوهُ .

৩০৬৬. ইবনে আবু মুলাইকা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, ইবনে উমর সাপ মেরে ফেলতেন। কিন্তু পরে আবার সাপ মারতে নিষেধ করলেন এবং বললেন, (একবার) নবী (স) নিজস্ব একটি দেয়াল ভেঙে ফেলেন। তাতে সাপের খোলস দেখতে পান। তখন তিনি (লোকদের) বলেন, তোমরা দেখ, সাপ কোথায় আছে? লোকজন দেখলো (এবং তাকে জানালো)। তিনি নির্দেশ দিলেন, তাকে মেরে ফেল। এ কারণে আমি সাপ মারতাম।

এরপর আবু লুবাবার সাথে আমার দেখা হল। তিনি আমাকে জানালেন যে, নবী (স) বলেছেন, তোমরা লেজ কাটা এবং পিঠে সাদা দু' রেখাবিশিষ্ট সাপ ছাড়া অন্য ছোট ছোট সাপ মেরো না। কেননা, এ দু' জাতীয় সাপ গর্ভপাত ঘটায় এবং দৃষ্টিশক্তি খতম করে দেয়। সুতরাং তা মেরে ফেল।

٣٠٦٧ - عَنِ ابْنِ عُمْرَ اَنَّهُ كَانَ يَقْتُلُ الْحَيَّاتِ فَحَدَّثُهُ اَبُنَ لُبَابَةٍ اَنَّ النَّبِيُ عَنَهُ مَنْ قَتْلِ جَنَّانِ الْبُيْنَةِ فَامْسَكَ عَنْهَا \_

৩০৬৭. (নাফে (রা)-এর বর্ণনা,) ইবনে উমর থেকে বর্ণিত। তিনি (প্রথমে) সাপ মেরে ফেলতেন। তারপর আবু দুবাবা তার কাছে হাদীস বর্ণনা করেন, নবী (স) গৃহে বসবাসকারী সাপ মারতে নিষেধ করেছেন। ফলে তিনি সাপ মারা থেকে বিরত হয়ে যান।

১৬-অনুচ্ছেদ ঃ যদি কোন পানীয় দ্রব্যে মাছি পড়ে যায়, তাহলে তাকে ছবিয়ে নেয়া উচিত। কারণ তার একটি ডানায় রোগের জীবানু থাকে এবং অন্য ডানায় থাকে (ঐ জীবানু থেকে সৃষ্ট রোগের) নিরাময়। আর পাঁচ প্রকার প্রাণী ক্ষতিকারক। হারাম শরীকেও তাদেরকে হত্যা করা যেতে পারে।

٣٠.٦٨ عَنْ عَائِشَةَ عَنِ النَّبِيُّ عِنَ النَّبِيُّ عِنَ النَّبِيُّ عِنَ قَالَ خَمْسُ فَوَاسِقُ يُقْتَلُنَ فِي الْحَرَمِ الْفَارَةُ وَالْعَقْرَبُ وَالْحُدَيَّا وَالْغُرَابُ وَالْكَلْبُ الْعَقُورُ ـ

৩০৬৮. আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ (স) ইরশাদ করেছেন, পাঁচ রকম প্রাণী ক্ষতিকারক। হারাম শরীফেও তাদের মারা যেতে পারে। (এরা হলো) ইঁদুর, বিচ্ছু, চিল, কাক এবং কামড়ায় এমন কুকুর।

٣٠.٦٩ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمْرَ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ عَالَ خَمْسُ مِنَ الدُّوَابَّ مَنْ قَتَلَهُنَّ وَهُوَ مُحْرِمُ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِ الْعَقْرَبُ وَالْفَارَةُ وَالْكَلْبُ الْعَقُورُ وَالْغُرَابُ وَالْفَارَةُ وَالْكَلْبُ الْعَقُورُ وَالْغُرَابُ وَالْفَارَةُ وَالْكَلْبُ الْعَقُورُ وَالْغُرَابُ وَالْفَارَةُ وَالْكَلْبُ الْعَقُورُ وَالْغُرَابُ وَالْعَدَاةُ \_ ـ

৩০৬৯. আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রা) থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ (স) ইরশাদ করেছেন, পাঁচ প্রকারের (কষ্টদায়ক) প্রাণী আছে, যাদের কেউ এহরাম বাঁধা অবস্থায়ও যদি মেরে ফেলে, তাহলেও তার কোন গুনাহ নেই। (এগুলো হল) বিচ্ছু, ইদুর, কামড়ায় এমন কুকুর, কাক ও চিল।

.٣.٧- عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رَفَعَهُ قَالَ خَمِّرُوا الْاَنْيَةَ وَاَوْكُوا الْاَسْقِيَةَ وَاَجْيِفُوا الْاَبْوَابَ وَاكْفَتُوا صِنبَيَانَكُمْ عِنْدَ الْعِشَاءِ فَانَّ لِلْجِنِّ اِنْتِشَارًا وَخَطْفَةً وَاَطْفِوا الْمُصَابِيْحَ عنْدَ الرَّقَادِ فَانِّ الْنُويْسِقَةَ رُبِّمَا اَجْتَرَّتِ الْفَتْبِلَةَ فَاحْرَقَتْ اَهُلَ الْبَيْتِ قَالَ إَبْنُ جُرَيْجِ وَحَبِيْبُ عَنْ عَطَاءٍ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ ـ

৩০৭০. জাবের ইবনে আবদুল্লাহ (রা) থেকে মারফু হাদীস হিসেবে বর্ণিত। নবী (স) বলেছেন, পাত্রগুলো ঢেকে রেখো, পানির পাত্রগুলো ঢেকে রেখো, থেরের) দরজা বন্ধ রেখো, সন্ধ্যাকালে তোমাদের শিশুদের (ঘরে) আটকিয়ে রাখো। কেননা, এ সময় জ্বিনেরা ছড়িয়ে পড়ে এবং কোন কিছু দ্রুত পাকড়াও করে। আর নিদ্যাকালে বাতি নিভিয়ে ফেল। কেননা, নিকৃষ্ট ইদুর কখনও কখনও (প্রজ্জালিত তৈলের সলতেযুক্ত) বাতি টেনে নিয়ে যায়। আর গৃহবাসীদের জ্বালিয়ে পুড়িয়ে শেষ করে।

ইবনে জুরাইজ ও হাবীব আতা থেকে فان الشياطن শব্দ বর্ণনা করেছেন।

٣٠٧١ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ قَالَ كُنَّا مَعَ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ فِي غَارٍ فَنَزَلَتْ وَالْمُرسَلاَتِ عُرْفًا فَانَا لَنَتَلَقَّاهَا مِنْ فِيهِ إِذَ خَرَجَتْ حَيَّةً مِنْ جُحْرِهَا فَابَتَدُرْنَاهَا لِنَقْتُلَهَا فَسَبَقَتْنَا فَدَخَلَتْ جُحْرَهَا فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ وُقِيتْ شَرَكُمْ كَمَا وُقَيْتُمْ شَرَّهَا \* وَعَنْ اسْرَائِيلَ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ ابْرَاهِيمَ عَنْ عَلْقَمَةً عَنْ عَبْدِ اللهِ مِثْلَةُ شَرَّهَا \* وَعَنْ اسْرَائِيلَ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ ابْرَاهِيمَ عَنْ عَلْقَمَةً عَنْ عَبْدِ اللهِ مِثْلَةُ قَالَ وَانَّا لَنَتَلَقَّاهَا مِنْ فِيهِ رَطْبَةً \* وَتَابَعَهُ اَبُو عَوَانَة عَنْ مُغِيْرَة وَقَالَ حَفْصُ وَابُولَهُ مَنْ ابْرَاهِيمَ عَنْ ابْرَاهِيمَ عَنْ الْاَسُودِ عَنْ عَبْدِ اللهِ مِثْلَةُ وَابُولَهُ مَنْ ابْرَاهِيمَ عَنْ الْالسُودِ عَنْ عَبْدِ اللهِ مِثْلَةً وَابُولَةً مَنْ مُغَيْرَة وَقَالَ حَفْصُ وَابُولَهُ مِثْلُهُ وَابُولَهُ عَنْ ابْرَاهِيمَ عَنْ الْاسُودِ عَنْ عَبْدِ اللهِ مِثْلُهُ وَابُولَهُ مِثْلُهُ وَابُولَ مَعْوَيةً وَسُلِيمَانُ بُنُ قُرْمٍ عَنِ الْاعْمَشِ عَنْ ابْرَاهِيمَ عَنِ الْاسُودِ عَنْ عَبْدِ اللهِ مِثْلُهِ وَابُولَهُ مِثْلِهِ مَنْ اللهِ مِثْلُهِ مِنْ اللهِ مِثْلُهِ ..

৩০৭১. আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা রস্পুল্লাহ (স)এর সাথে এক গুহায় ছিলাম। তখন আল মুরসালাত সূরা নাযিল হয়। আমরা রস্পুল্লাহ
(স)-এর মুখ থেকে সূরাটি শিখে নিচ্ছিলাম। এমনি সময় গর্ত থেকে একটি সাপ বেরিয়ে
আসে। আমরা তাকে মারার জন্য দৌড়ে যাই। কিন্তু সে আমাদের আগেই ভেগে যায়
এবং গর্তে ঢুকে পড়ে। তখন রস্পুল্লাহ (স) বলেন, সে তোমাদের অনিষ্টকারিতা থেকে
ঠিক তেমনিভাবে রক্ষা পেয়েছে, যেমনি তার অনিষ্টকারিতা থেকে রক্ষা পেয়েছ তোমরা।

ইসমাঈল, আমাশ, ইবরাহীম, আলকামা ও আবদুল্লাহ থেকে অনুরূপই বর্ণনা করেছেন। (এখানে) আবদুল্লাহ বলেছেন, আমরা তাঁর মুখ থেকে অনায়েসে শিখে নিচ্ছিলাম এবং আবু আওয়ানা অনুরূপই হাদীস বর্ণনা করেছেন মুগীরা থেকে। আর হাফসা, আবু মু'আবিয়া ও সুলাইমান ইবনে কারম, আমাশ, ইবরাহীম, আসওয়াদ ও আবদুল্লাহ থেকে অনুরূপই বর্ণনা করেছেন।

٣٠٧٢ - عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ دَخَلَتُ اِمْرَاةُ النَّارَ فِي هَرَّةٍ رَبَطْهَا فَلَمْ تُطْعِمُهَا وَلَمْ تَدَعُهَا تَأْكُلُ مِنْ خِشَاشِ الْأَرْضِ -

৩০৭২. ইবনে উমর (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (স) বলেছেন, এক মহিলা একটি বিড়ালের কারণে দোযথে গিয়েছে। সে বিড়ালটিকে বেঁধে রেখেছিল। না তাকে কোন আহার দিয়েছে, না ছেড়ে দিয়েছে যাতে সে জমিনের পোকামাকড় খেতে পারত।

٣٠٧٣ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ قَالَ نَزَلَ نَبِيٌّ مِنَ الْإَنْبِيَاءِ تَحْتَ شَجَرَةٍ فَلَدَغَتُهُ نَمْلَةُ فَأَمَرَ بِجَهَازِهِ فَأُخْرِجَ مِنْ تَحْتِهَا ثُمَّ أَمَرَ بِبَيْتِهَا فَاحْرِقَ بِالنَّارِ فَأَنْحَى اللهُ الَيْه فَهَلاَ نَمْلَةً وَاحدَةً .

৩০৭৩. আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিড। রস্পুলাহ (স) বলেছেন, নবীগণের মধ্যে কোন এক নবী এক গাছের নীচে বিশ্রাম নেন। একটি পিঁপড়া তাঁকে কামড়ার। তিনি তার সামান পত্র বাইরে নিয়ে যাওয়ার নির্দেশ দেন। কাজেই তা গাছতলা থেকে তা বাইরে নিয়ে যাওয়ার হাসা (জ্বালিয়ে দেয়ার) আদেশ দেন। সুতরাং তার বাসা জ্বালিয়ে দেয়া হয়। তখন তালি পিঁপড়ার বাসা (জ্বালিয়ে দেয়ার) আদেশ দেন। সুতরাং তার বাসা জ্বালিয়ে দেয়া হয়। তখন আল্লাহ তাঁর প্রতি অহী নাবিল করেন ঃ ভূমি কেবলমাত্র একটি পিঁপড়াকে কেন সাজা দিলে না ঃ ২৪

১৭-অনুব্ৰেদ ঃ ভোমাদের কারোর পানীয়দ্রব্যে মাছি পড়লে তাকে আরও ছবিরে দিতে হবে। কেননা, তার এক ডানার রোগ জীবানু থাকে আর অপরটিতে থাকে এর প্রতিশেধক।

٣٠٧٤ عَنْ عُبِيْدِ بْنِ حُنَيْنِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُوْلُ قَالَ النَّبِيِّ ﷺ إِذَا وَقَعَ النَّبَابُ فِي شَرَابِ آحُدِكُمْ فَلْيَغْمِشُهُ ثُمَّ لِيَنْزِعُهُ فَانِّ فِي اِحْدَى جَنَاحَيْهِ دَاءً وَالْأَخْرَى شَفِاءً .

৩০৭৪. উবাইদ ইবনে হুনাইন (রা) বর্ণনা করেন। আমি আবু হুরাইরা (রা)-কে বলতে জনেছি, নবী (স) বলেছেন, তোমাদের কারো পানীয় দ্রব্যে মাছি পড়লে সেটিকে ভাতে (সম্পূর্ণ) ডুবিয়ে দাও। অতপর তাকে অবশ্যই বের করে কেনে দাও। কেননা, ভার এক ডানায় রোগ (জীবানু) থাকে। আর অপরটিতে থাকে ভার প্রতিশেক।

٣٠.٧٥ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةً رَسُولِ اللهِ هُ قَالَ غُفِرَ لِإِثْرَاقَةٍ مَوْمِسَةٍ مَرَّتُ بِكَلْبٍ عَلَى غُفرَ لِإِثْرَاقَةٍ مَوْمِسَةٍ مَرَّتُ بِكَلْبٍ عَلَى رَاسُ رَكِيٍّ بِلْهَتُ قَالَ كَادَ بِقْتُلُهُ الْعَمْشُ فَنَزَعَتُ خُفِّهَا فَأَوْثَقَتُهُ بِخِمَارِهَا فَنَزَعَتْ خُفِّهَا فَأَوْثَقَتُهُ بِخِمَارِهَا فَنَزَعَتْ لَهُ مَنَ الْلَاءِ فَغُفْرَلَهَا بِذَٰلِكَ ـ

৩০৭৫. রস্পুরাহ (স) থেকে আৰু হরাইরা (রা) বর্ণনা করেছেন। রস্প (স) বলেছেন, এক ব্যভিচারিনীকে কেবল এই কারণে কমা করে দেরা হর যে, সে যখন একটি কুকুরের নিকট দিয়ে যাছিল তখন সে কুকুরটি একটি কুণের পালে বসে হাপাছিল। পানির পিপাসা

২৪. কারণ কামড়োছে একটি মাত্র পিলড়া। কিন্তু বাসা তো অনেকের।

তাকে আন্ত মৃত্যুর কাছাকাছি নিয়ে গিয়েছিল। সেই পতিতা নারী আপন মোজা খুলে উড়নার সাথে বাঁধল। তারপর (তা কৃপে ছেড়ে দিয়ে) পানি তুলে আনল ( এবং তাকে পান করাল)। এই কারণে তাকে ক্ষমা করে দেয়া হলো।

٣٠٧٦ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ آبِي طَلْحَةَ عَنِ النَّبِي عِيهَ قَالَ لاَ تَدْخُلُ الْلَائِكَةُ بَيْتًا فِيْهِ كَلْبٌ وَلاَ صُوْرَةً -

৩০৭৬. ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। আবু তালহা নবী (স) থেকে রেওয়ায়েত করেছেন। নবী (স) বলেছেন, যে ঘরে কুকুর এবং (প্রাণীর) ছবি থাকবে, সে ঘরে ফেরেশতাগণ প্রবেশ করবে না।<sup>২৫</sup>

٣٠٧٧ - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ عُمْرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَمَرَ بِقَتْلِ الْكِلاَبِ ـ

৩০৭৭, আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রা) থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ (স) কুকুর মেরে ফেলার নির্দেশ দিয়েছেন।<sup>২৬</sup>

٣٠٧٨ - عَنْ اَبِيْ هُرَيْ ـرَةَ قَالَ قَالَ رَسُــوْلُ اللهِ ﴿ مَنْ اَمْسَكَ كُلْبًا يَنْقُصُ مِنْ عَمَلِهِ كُلُّ يَوْمُ قِيْرَاطُ الِاَّ كُلْبَ حَرْثٍ إِنْ كُلْبَ مَاشِيَةٍ .

৩০৭৮, আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ (স) বলেছেন, যে ব্যক্তি কুকুর রাখবে (পালন করবে) প্রতিদিন তার আমলনামা থেকে এক কিরাত পরিমাণ সওয়াব হ্রাস পেতে থাকবে। অবশ্য কৃষিকাজ এবং (গৃহপালিত) পতপাল রক্ষার কাজে নিয়োজিত (শিকারী) কুকুর-এর ব্যতিক্রম।২৭

٣٠٧٩ عَنِ السَّائِبِ بَنِ يَزِيْدَ انَّهُ سَمِعَ سَفَيَنَ بَنَ اَبِي زُهَيْرِ الشَّنوِيُّ اثَّهُ سَمِعَ النَّبِيِّ النَّبِيُ وَهُيْرِ الشَّنوِيُّ اثَّهُ سَمِعَ النَّبِيُّ وَلاَ ضَرَعًا نَقُصَ مِنْ عَنْهُ زُرْعًا وَلاَ ضَرَعًا نَقُصَ مِنْ عَنْهُ زُرْعًا وَلاَ ضَرَعًا نَقُصَ مِنْ عَلَهُ كُلُّ يَوْمِ قَيْرَاطٌ لَا فَقَالَ السَّائِبُ اَنْتَ سَمِعْتَ هٰذَا مِنْ رَسُولِ اللهِ قَالَ عَلَيْ سَمِعْتَ هٰذَا مِنْ رَسُولِ اللهِ قَالَ السَّائِبُ اَنْتَ سَمِعْتَ هٰذَا مِنْ رَسُولِ اللهِ قَالَ السَّائِبُ اَنْتَ سَمِعْتَ هٰذَا مِنْ رَسُولِ اللهِ قَالَ السَّائِبُ اَنْتَ سَمِعْتَ هٰذَا مِنْ رَسُولِ اللهِ اللهِ قَالَ السَّائِبُ اللهِ اللهِ قَالَ السَّائِبُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ ا

৩০৭৯ আসসায়েব ইবনে ইয়াযীদ, সুফইয়ান ইবনে আবু যুহাইর শানাভির (রা)-এর কাছ থেকে শুনেছেন। তিনি নবী (স)-কে বলতে শুনেছেন, যে ব্যক্তি কুকুর পালন করে, যদ্বারা না কৃষির উপকার হয়, না পশুপালনের, তার আমল থেকে প্রতিদিন এক কিরাত আমল হ্রাস পায়। সায়েব জিজ্ঞেস করলেন, আপনি নিজেই কি তা রস্পুলাহ (স) থেকে শুনেছেন। তিনি জ্বাব দিলেন, এই কেবলার (কাবার) রবের কসম; হাঁ।

২৫, তবে শিকার, কৃষিকাজ ইত্যা**দির জন্য প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত কুকুর** রাখা জায়েয়।

২৬. च्या कार्य । कार्यका व्याप कुनुबंदे अवारन वृकारना स्टार ।

২৭. কিরাত-এর পরিমাণ আল্লাহ <mark>ডাআলাই ভালো অবগত আছেন।</mark>

## অধ্যায়-৩৪

## كتاب الانبياء صلوات الله عليهم (নবীগণের ইতিহাস)

১-অনুজ্বেদ ঃ আদম ও বনী আদম সৃষ্টির কাহিনী। মহান আল্রাহর বাণী ঃ

٣٠٨- عَنْ اَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النّبِيِّ عَنْ قَالَ خَلْقَ اللّٰهُ ادْمَ وَطُولُهُ ستُونَ ذِرَاعًا ثُمَّ قَالَ اللهُ ادْمَ وَطُولُهُ ستُونَ ذِرَاعًا ثُمَّ قَالَ الْدَهَ فَالسَتَمِعُ مَا يُحَيُّونَكَ تَحَيِّنُكَ وَتَحِيَّةُ ثُمَّ قَالَ الْحَيْثَةُ عَلَى اللّٰهِ فَاللّٰهِ فَرَادُوهُ وَرَحْمَةً اللهِ فَكُلُّ مَنْ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ عَلَى صَوْرَةٍ أَدْمَ فَلَمْ يَزَلِ الْخَلْقُ يَنْقُصُ حَتَّى الْأَنْ ـ

৩০৮০. আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লান্থ আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, আল্লাহ আদমকে সৃষ্টি করেছেন এবং তাঁর উচ্চতা ছিল ষাট হাত। তারপর আল্লাহ (আদমকে) বললেন, যাও এবং ফেরেশতাদলকে সালাম কর। ফেরেশতাগণ তোমার সালামের কিরূপ জবাব দেয়, মনোযোগ দিয়ে তা শোন। কেননা, এটিই হবে তোমার ও তোমার সন্তানদের সালামের রীতি।

অতপর আদম (ফেরেশতাদের নিকট গিয়ে) আসসালামু আলাইকুম বললেন। ফেরেশতাগণ আসসালামু আলাইকা ওয়া রহমাতৃল্লাহ বলে জবাব দিলেন। সালামের জবাবে তাঁরা ওয়ারাহমাতৃল্লাহ শব্দ অতিরিক্ত যোগ করলেন।

যিনিই জান্নাতে প্রবেশ করবেন। তিনিই আদমের আকার বিশিষ্ট হবেন। তবে আদম আলাইহিস সালামের পরে (দৈর্ঘে-প্রস্থে) কমতে কমতে বনী আদম বর্তমান অবস্থায় পৌছে গেছে। ٣٠.٨١ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِنَّ أَوْلَ زُمْرَة يِدَخَلُونَ الْجَنَّة عَلَى صَوْرَةِ الْقَمْرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ ثُمَّ الَّذِيْنَ يَلُونَهُمْ عَلَى اَشَدِّ كُوكَبٍ دُرِّي فِي السَّمَاءِ الْمَاءَةُ لاَ يَبُولُونَ وَلاَ يَتَقَلُونَ وَلاَ يَمْتَخِطُونَ اَمْشَاطُهُمُ الذَّهٰبَ وَرَشَحُهُمُ الْشِلُ وَمَجَامِرُهُمُ الْالْوَةُ الْاَنْجُوجُ عُودُ الطِّيْبِ وَازْوَاجُهُمُ الْحُورُ الْعِيْنُ عَلَى خَلْقِ رَجُلٍ وَاحِدٍ عَلَى صَوْرَةِ آبِيْهِمْ اٰدَمَ سَتُّونَ نَرَاعًا فَى السَّمَاء .

৩০৮১. আবু হরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রস্লুরাহ (স) বলেছেন, বে দল সর্বপ্রথম জানাতে প্রবেশ করবে তাদের চেহারা হবে পূর্ণিমা রাত্রের চাঁদের মত উজ্জল। তারপর যে দল প্রবেশ করবে তাদের চেহারা হবে আকাশে দীন্তিমান সর্বাধিক উজ্জল নক্ষত্রের মত। তারা না পেশাব করবে না পারখানা। তাদের মুখে না আসবে খুখু, না বের হবে নাকের শ্লেখা তাদের চিক্লণী হবে বর্ণ নির্মিত, ঘাম হবে মেশকের (ক্ছুরীর) মত সুগন্ধিযুক্ত। তাদের অংগারখানীতে থাকবে পাক পরিজ্জ্ব চন্দন কাঠ। তাদের পত্নী হবেন ডাগর ডাগর কাজ্লকালো চন্দ্রিশিষ্টা হরগণ। (জানাতবাসীরা) সবাই হবেন একমন একপ্রাণ। সবাই আদিপিতা আদমের দেহাকৃতি লাভ করবেন। আসমানের দিকে উচ্চতার হবেন ঘাট হাত দৈর্ঘ বিশিষ্ট।

 فَرْيَادَةُ كَبِدِ حُوْتِ وَإِمَّا الشَّبَةُ فِي الْوَلَدِ فَإِنَّ الرَّجُلُ اذَا غَشِي الْلَوْاةَ فَسَبَقَهَا مَاوُّهُ كَانَ الشَّبَةُ لَهَا قَالَ اَشْهَدُ اَنَّكَ رَسُولُ مَاوُهُ كَانَ الشَّبَةُ لَهَا قَالَ اَشْهَدُ اَنَّكَ رَسُولُ اللهِ ثُمَّ قَالَ يَا رَسُلُولَ اللهِ إِنَّ الْيَهُودُ قَوْمٌ بُهُتَّ انْ عَلَمُوا بِإِسْلاَمِي قَبْلَ اَنْ شَمَا لَهُ مُنَ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ا

৩০৮৩, আনাস (রা) থেকে বর্ণিড। ডিনি বলেন, যখন আবদুল্লাহ ইবনে সালামের কাছে রসুলুল্লাহ (স)-এর মদীনা আগমনের খবর পৌছল, তখন তিনি রসুল (স)-এর খেদমতে হাজির হলেন এবং বললেন, আমি আপনার নিকট এমন তিনটি বিষয়ে জিজেস করতে চাই, যা নবী ছাড়া আর কেউ অবগত নন। অতপর জিজ্ঞেস করলেন, কিয়ামতের প্রথম আলামত কি ? জানাতবাসীদের প্রথম খাদ্য—যা তাঁরা খাবেন—কি হবে ? কি কারণ সম্ভান পিতার সাদৃশ্য ও আকৃতি লাভ করে আর কিসের প্রভাবে (কোন কোন সময় ) মামাদের আকৃতি লাভ করে থাকে ? রস্লুল্লাহ (স) জবাব দিলেন ঃ জিবরাইল (আ) এইমাত্র আমাকে এ (তিনটি) ব্যাপারে অবহিত করেছেন। তখন আবদুল্লাহ বদদেন, সে তো ফেরেশতাগণের মধ্যে ইয়াহুদীদের দুশমন। রস্পুল্লাহ (স) জবাব দিলেন, আন্তন হলো কিয়ামতের প্রথম আলামত—যা মানুষকে পূর্ব থেকে পশ্চিমে (হাঁকিয়ে) নিয়ে যাবে। আর জান্নাতবাসীদের প্রথম খাদ্য যা তাঁরা খাবেন, তা হল মাছের কলিজার সর্বোক্তম অংশ। রাকি রইণ সম্ভানের সাদৃশ্যের কথা। তাহলো পুরুষ যখন আপন স্ত্রীর সাথে সহবাস করে তখন যদি তার বীর্য প্রথমে খলিত হয়ে যায়, তাহলে সম্ভান তার আকৃতি পায়। আর যদি আগে দ্বীর বীর্যপাত হয়, তবে সম্ভান মায়ের আকৃতি লাভ করে। (জ্বার ভনে) আবদুল্লাহ বললেন, আমি সাক্ষ দিচ্ছি, নিভয়ই আপনি আন্ত্রাহর রসুল। তিনি বললেন, হে আল্লাহর রসল । ইয়াহুদীরা হলো এক মিথ্যাচারী ও কৎসা রটনাকারী জাতি। আমার ব্যাপারে আপনি তাদের জিজ্ঞেস করার আগে যদি তারা আমার ইসলাম গ্রহণ সম্পর্কে জেনে যার তাহলে তারা আপনার কাছে আমার কুৎসা গাইবে। অতপর ইয়াহদীরা এসে গেল এবং আবদুরাহ ঘরে ঢুকে গেলেন। তখন রসুলুরাহ (স) তাদের জিজ্ঞেস করলেন, আবদুরাহ ইবনে সালাম তোমাদের মধ্যে কেমন লোক। তারা জবাব দিল, তিনি আমাদের মধ্যে সবার চেয়ে বড় জ্ঞানী এবং শ্রেষ্ঠতম জ্ঞানী পুত্র। আর আমাদের মাঝে তিনি সর্বোত্তম ব্যক্তি এবং সর্বোত্তম ব্যক্তির সম্ভান। তখন রসৃশুল্লাহ (স) বললেন, (আছা) যদি আবদুল্লাহ ইসলাম গ্রহণ করে, ভাহলে ভোমাদের অভিমত কি হবে ? তারা জবাব দিল, আল্লাহ এ থেকে তাঁকে রক্ষা করুন। আবদুলাহ হঠাৎ তাদের সামনে এসে গেলেন এবং ঘোষণা করলেন, আমি সাক্ষ দিচ্ছি যে, আল্লাহ ছাড়া আর কোন ইলাহ নেই এবং (আরও) সাক্ষ

দিচ্ছি যে, নিকরই মুহাম্মাদ (স) আল্লাহর রসূল। (এ ঘোষণা ডনে) তারা বলে উঠলো, সে আমাদের মধ্যে সর্বনিকৃষ্ট ব্যক্তি এবং নিকৃষ্টতম ব্যক্তির পুত্র। অতপর তারা তাঁর গীবত ও কুৎসা রটনায় লিও হলো।

٣٠٨٤ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيُّ ﷺ نَحْوَهَ يَعْنِي لَوْ لاَ بَنُوْ الْسَرَائِيلَ لَمْ يَخْنَز اللَّحْمُ وَلَوْ لاَ بَنُوْ الْسَرَائِيلَ لَمْ يَخْنَز اللَّحْمُ وَلَوْ لاَ حَوَّاءُ لَمْ تَخْنُ أَنْتُى زَوْجَهَا \_

৩০৮৪. আবু হুরাইরা (রা) নবী (স) থেকে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। অর্ধাৎ নবী (স) বলেছেন, যদি বনী ইসরাইল না হত, তাহলে গোশতে পচন ধরত না। আর (মা) হাওয়া যদি না হতেন, তাহলে কোন নারীই তার স্বামীর খেয়ানত করত না

٣٠٨٥ عَن اَبِيَ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ ﷺ اِسْتَوْصُواْ بِالنِّسَاءِ فَانِّ اَلْمَرْأَةَ خُلِقَتْ مِنْ ضِلَعٍ وَإِنَّ اَعْوَجَ شَيءٍ فِي الضِّلَعِ اَعْلاَهُ فَانِْ ذَهَبْتَ تُقَيِّمُهُ كَسَرْتَهُ وَانْ تَرَكْتَهُ لَمْ يَزَلَ اَعْوَجَ فَاسْتَوْصُولُ بِالنِّسَاءِ.

৩০৮৫. আবু হরাইরা (রা) থেকে বার্ণত। রসৃদুল্লাহ (স) বলেছেন, নারীদের সাথে উত্তম ও উপদেশপূর্ণ কথা বলো। কেননা, নারীজাতিকে পাঁজরের হাড় থেকে সৃষ্টি করা হরেছে। আর পাঁজরের হাড়ের মধ্যে একেবারে ওপরের হাড়টি অধিক বাঁকা। যদি তা সোজা করতে যাও, ভেঙে কেশবে। আর যদি হেড়ে দাও, তবে সবসময় বাঁকাই থাকবে। সুভরাং তোমরা নারীদের সাথে উপদেশপূর্ণ কথাই বলবে।

٨٦٠ - عَنْ عَبْدُ اللهِ حَدَثَنَا رَسُولُ اللهِ وَهُوَ الصَّادِقُ المُصَدُوقُ (خَلقَ) اِنَّ اَحَدَكُمْ يُجْمَعُ فِي بَطْنِ أُمِّهِ اَرْبَعِيْنَ يَوْمًا ثُمَّ يَكُونُ عَلَقَةً مِثْلَ ذَٰكِ ثُمَّ يَكُونُ مُضْعَةً مِثْلَ ذَٰكِ ثُمَّ يَكُونُ مُضْعَةً مِثْلَ ذَٰكَ ثُمَّ يَبُعَثُ اللهُ اليَهِ مَلَكًا بِارْبَعِ كَلَمَات فَيُكْتَبُ عَمَلُهُ وَاجَلَهُ وَرِزْقَهُ وَشَقِيٌّ ذَٰلِكَ ثُمَّ يُنْفَخُ فَيْهِ الرَّوْحُ فَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَعْمَلُ بِعَمَلِ اَهْلِ النَّارِ حَتَّى مَا يَكُونُ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا الاَّ دَرَاعٌ فَيَسْبِقُ عَلَيْهِ الْكَتَابُ فَيَعْمَلُ بِعَمَلِ اَهْلِ النَّارِ حَتَّى مَا يَكُونُ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا الاَّ دَرَاعٌ فَيَسْبِقُ عَلَيْهِ الْكَتَابُ فَيَعْمَلُ بِعَمَلِ اَهْلِ النَّارِ حَتَّى مَا يَكُونُ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا الاَّ دَرَاعٌ فَيَسْبِقُ وَإِنَّ الرَّجُلُ الْبَنَّةُ مِثَيْنَهُ وَبَيْنَهُا الِاَّ دَرَاعٌ فَيَسْبِقُ عَلَيْهِ الْكَتَابُ فَيَعْمَلُ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا الِاَّ دَرَاعٌ فَيَسْبِقُ عَلَيْهِ الْكَتَابُ فَيَكُونُ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُا الِاَّ دَرَاعٌ فَيَسْبِقُ عَلَى الْمَالُ النَّار فَيَدُخُلُ النَّارَ .
 عَلَيْه الْكَتَابُ فَيَعْمَلُ بِعَمَلِ اَهْلِ الْبَالَ فَيَدْخُلُ النَّارَ .

৩০৮৬. আবদুল্লাহ (রা) বর্ণনা করেন, সত্যবাদী ও সত্যের মূর্ত প্রতীক রসূলুল্লাহ (স) বলেছেন, তোমাদের প্রত্যেকের সৃষ্টির উপাদান মাতৃগর্ভে চল্লিশ দিন পর্যন্ত জমাট বাঁধতে থাকে। তারপর তা অনুরপভাবে (চল্লিশ দিনে) জমাটবদ্ধ রক্তপিন্তে রূপ নেয়। পুনরায়

২. হাওয়াকে আদম (আ)-এর বীম পাঁজরের একেবারে ওপরের হাড় ছারা সৃষ্টি করা হয়েছে। তা অধিক বাঁকা এব কথনো সোজা করা বায় না। হাদীসে সেদিকেই ইঙ্গিত করা হয়েছে।

বনী ইসরাইল আল্লাহ ভাত্মালার নিদের্শ অমান্য করে 'সালওয়া' নামক এক প্রকার পাখীর গোশত জমা করা তরু
করে। ফলে এ জমাকৃত গোশতে পচন ধরে। এই ঘটনা থেকেই গোশত পচনের সূত্রপাত হয়।

তদ্রুপ (চল্লিশ দিন) গোশতের টুকরায় পরিণত হয়। অতপর আল্লাহ চারটি কথার নিদের্শসহ তার কাছে একজন ফেরেশতা পাঠান। সে তার আমল, মৃত্যু, রিষিক এবং পাপিষ্ঠ হবে না-কি নেকার, এসব লিখে দেয়। এরপর তার মধ্যে 'রহ' ফুঁকে দেয়া হয়। (জন্মের পর) এক ব্যক্তি একজন জাহানামীর ন্যায় ক্রিয়াকান্ড করতে থাকে। এমন কি তার ও জাহানামের মধ্যে মাত্র এক হাতের ব্যবধান রয়ে যায়। এমনি মুর্তুতে তার (নিয়তির) লিখন এগিয়ে আসে। তখন সে জানাতবাসীদের অনুরূপ আমল (কাজকর্ম) করে যায় এবং (পরিণতিতে) জানাতে প্রবেশ করে। আর এক ব্যক্তি (ওকতে) জানাতবাসীরই অনুরূপ আমল করে। এমনিভাবে তার ও জানাতের মাঝেখানে মাত্র এক হাতের দূরত্ব থেকে যায়। এমনি সময় তার ওপর তার (ভাগ্যের) লিখন এগিয়ে আসে। তখন সে জাহানামীদের অনুরূপ কাজকর্ম তরু করে দেয়। (ফলে) সে জাহানামী হয়।

٣٠٨٧ - عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكِ عَنِ النَّبِيِّ عَالَاً اِنَّ اللَّهُ وَكُلُ فِي الرَّحِمِ مَلَكُا فَيَقُولُ يَا رَبِّ نُطُفَةُ يَا رَبِّ عَلَقَةٌ يَا رَبِّ مُضْغَةٌ فَاذَا اَرَادَ اَنْ يَخْلُقَهَا قَالَ يَا رَبِّ مُضْغَةٌ فَاذَا اَرَادَ اَنْ يَخْلُقَهَا قَالَ يَا رَبِّ فَيَقُولُ يَا رَبِّ شُقِيًّ اَمْ سَعْيِدُ فَمَا الرِّزْقُ فَمَا الْاَجَلُ فَيُكْتَبُ كَذَٰلِكَ الْكَلَالِ اللَّهِ الْعَجْلُ فَيُكْتَبُ كَذَٰلِكَ فَيْ بَطْنِ أُمِّهِ .

৩০৮৭. আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (স) বলেছেন, আল্লাহ মাতৃগর্জে একজন ফেরেশতা মোতায়েন করে রেখেছেন। ফেরেশতাটি বলেন, ইয়া রব, এখনো তো ভ্রুণ মাত্র। হে পরওয়ারদিগার, এখন জমাটবদ্ধ রক্তপিন্ডে পরিণত হয়েছে। হে প্রতিপালক এবার গোশতের টুকরায় পরিণত হয়েছে। তারপর আল্লাহ যখন তাকে পয়দা করতে চাইবেন, তখন ফেরেশতাটি বলবে, হে আমার রব, (সন্তানটি) ছেলে হবে না মেয়ে। হে আমার রব, পাপী হবে না নেক্কার। তার রিষিক কি পরিমাণ হবে। তার আয়ু কত হবে। অতএব এভাবে (সবকিছু) তার মাতৃগর্ভেই লিপিবদ্ধ করে দেয়া হয়।

٣٠٨٨ – عَنْ أَنَس يَرْفَعُهُ أَنَّ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَىٰ يَقُولُ لَا هُوَنِ آهُلِ النَّارِ عَذَابًا لَوْ أَنَّ لَكُ مَا فِي الْآرْضِ مِنْ شَيءٍ كُنْتَ تَفْتَدِيْ بِهِ قَالَ نَعْمَ قَالَ فَقَدْ سَأَلْتُكَ مَا هُوَ آهُوَنُ مِنْ هَٰذَا وَآنْتَ فِيْ صُلْبِ أَدَمَ أَنْ لاَ تُشْرِكَ بِي فَابَيْتَ الاَّ الشَّرْكَ ـ

৩০৮৮ আনাস (রা) সরাসরি রস্পুল্লাহ (স) থেকে বর্ণনা করেছেন। আল্লাহ তাআলা জাহানুামীদের মধ্যে সবচেয়ে লঘুদন্ত ও সহজ আযাব ভোগকারীকে জিজ্ঞেস করবেন, যদি দুনিয়ার সমস্ত ধন-সম্পদ (এখন) তোমার হাসিল হয়ে যায়, তাহলে এ আযাবের বিনিময়ে তুমি কি তা সব দিয়ে দেবে। সে জবাব দেবে-হাঁ। তখন আল্লাহ বলবেন, যখন তুমি আদমের পৃষ্ঠদেশে ছিলে, আমি তোমার থেকে এর চেয়েও অতি সহজ একটি জিনিস চেয়েছিলাম, আমার সাথে কাউকে শরীক করো না। কিন্তু তুমি (তা মানতে) অস্বীকার করলে এবং শিরকে লিপ্ত হলে।

٣٠٨٩ - عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ لاَ تُقْتَلُ نَفْسٌ ظُلْمًا الِاَّ كَانَ عَلَى اِبْنِ اٰدَمَ الْاَوْلِ كِفْلُ مِنْ دَمِهَا لاَبِّهُ اَوَّلُ مَنْ سَنَّ الْقَتْلَ ـ ৩০৮৯. আবদুরাহ ইবনে মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত। রস্পুরাহ (স) বলেছেন, যখনি কোন ব্যক্তিকে নাহক হত্যা করা হয়, তখনি তার এ খুনের গোনাহর একটি অংশ আদমের বড় ছেলে (কাবীল)-এর ওপরও বর্তার। কেননা, সে-ই প্রথম হত্যার রীতি চাপু করে।

## ২-অনুচ্ছেদ ঃ রহ (আত্মা) হচ্ছে সমাবেশকৃত সৈন্য বাহিনীর ন্যায়।

আরেশা (রা) বর্ণনা করেছেন, আমি নবী (স)-কে বলতে তনেছি, সমন্ত রূহ হচ্ছে সমাবেশকৃত সৈন্য বাহিনীর ন্যার। সেখানে বেসব রূহের মধ্যে (একমনা হওয়ার কারণে) পরস্পর পরিচয় হরেছিল, এখানেও তাদের মাঝে পরস্পর বন্ধুত্ব জন্মে। আর সেখানে যাদের মধ্যে পরস্পর (একমনা না হওয়ার) পরিচয় হয়নি, এখানেও তাদের মধ্যে অনৈক্য ও অসম্ভাব থাকবে।

७-जनुरक्त : यहान जान्नाहत नानी : لَقَد اَرسَلَنَا نُوحًا الى قَرمه " अवर जानता नृह-क जात जाजित निक्ठे क्षत्रन करतिहनार्य----"

.٣٠٩ عَنِّ ابْنِ عُمَرَ قَامَ رَسُولُ اللهِ ﷺ فِي النَّاسِ فَاتَنَىٰ عَلَى اللهِ بِمَا هُوَ الْمُكَّ وَمَا مِنْ نَبِيٍّ إِلاَّ انْذَرَهُ قَوْمَهُ لَقَــدُ اَهْلُهُ ثُمَّ نَكَرَ الدَّجَّالَ فَقَالَ انِّي لَانَذَرُكُمُوهُ وَمَا مِنْ نَبِيٍّ إِلاَّ انْذَرَهُ قَوْمَهُ لَقَــدُ اَنْذَرَ نُوحٌ قَوْمَهُ وَلَكُمْ فَيْهِ قَوْلاً لَمْ يَقُلُهُ نَبِي لَّ لِقَوْمِهِ تَعْلَمُونَ انَّهُ اَعُورُ وَانَّ اللهَ لَيْسَ بِأَعُورَ ـ

৩০৯০. ইবনে উমর (রা) বর্ণনা করেন, রস্লুল্লাহ (স) (একদা) এক জনসমাবেশে দাঁড়ালেন এবং আল্লাহর উপযুক্ত পরিমাণ প্রশংসা করলেন। ভারপর দাজ্জালের কথা উল্লেখ করলেন এবং বললেন, আমি এর সম্পর্কে ভোমাদেরকে সাবধান করছি। প্রভ্যেক নবীই এ দাজ্জাল সম্পর্কে নিজ নিজ জাতিকে হুলিয়ার করে দিয়েছেন। নৃহও তাঁর জাতিকে দোজ্জালের) ভর দেখিয়েছেন। কিছু আমি ভোমাদেরকে এমন এক কথা বলছি, বা কোন নবী তাঁর জাতিকে জানাননি। (ভাহলো) ভোমরা জেনে রাখো, নিক্রই দাজ্জাল হবে কানা (এক চকুহীন), আর আল্লাহ কানা নন।

٣٠٩١ - عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَى الْاَ اُحَدِّنُكُمْ حَدَيْنًا عَنِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ الْجَنَّةِ وَالنَّارِ الْجَنَّةِ وَالنَّارِ عَلَيْكُمْ مَعَهُ بِمِثَالِ الْجَنَّةِ وَالنَّارِ فَالَّتِي يَقُولُ انِّهَا الْجَنَّةُ هِيَ النَّارُ وَإِنِّي أَنْذِرُكُمْ كَمَا آنْذَرَ بِهِ نُوحٌ قَوْمَهُ ـ فَالْتِي يَقُولُ انِّهَا الْجَنَّةُ هِيَ النَّارُ وَإِنِّي أَنْذِرُكُمْ كَمَا آنْذَرَ بِهِ نُوحٌ قَوْمَهُ ـ

৩. ভগতে বে ব্যক্তিই কোন খন্যার, যুলুম, হারাম ইত্যাদির গোনাহর রীতি প্রথম চালু করবে, কিরামত পর্বন্ত বারা ঐ গোনাহে পিও হবে তাদের স্বার সমপ্রিমাণ গোনাহ ঐ রীতি চালুকারীর আমলনামার গিরে জমা হবে। এ হাদীসই তার প্রমাণ।

৪. হাদীস খারা বৃঝা বাছ বে, সকল মানুবের ক্রহ আদম (আ)-কে সৃষ্টি করার পূর্বেই সৃষ্টি করা হয়েছিল, সূতরাং ক্রহসমূহ পরালরের সাথে পরিচিত ছিল। বে সকল লোকের ক্রহের মধ্যে সেখানে পরালরের সাথে বছুত্বপূর্ণ সালর্ক ছিল এখানেও পার্থিব অপতে তালের মধ্যে বছুত্বপূর্ণ সালর্ক হবে। আর বালের ক্রহের মধ্যে পারালরিক সুসালর্ক ছিল না ইহজাতেও তালের মধ্যে সুসালর্ক হবে না।

৩০৯১. আবু সালামা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আবু হ্রাইরা (রা)-কে বলতে জনেছি, রস্পুলাহ (স) বলেছেন, আমি কি তোমাদেরকে দাজ্জাল সম্পর্কে এমন কথা বলে দেব না যা কোন নবী তাঁর জাতিকে বলেননি ? (তাহলো) নিকরই সে একচকু বিশিষ্ট এবং সে নিজের সাথে করে জানাত ও জাহানাম সদৃশ (নকল দুটি জানাত ও জাহানাম) নিয়ে আসবে। অথচ যাকে সে বলবে এটি জানাত, প্রকৃতপক্ষে সেটিই হবে জাহানাম। আমি তোমাদেরকে (দাজ্জাল সম্পর্কে) ঠিক তেমনিই তয় প্রদর্শন করছি যেমনি তয় দেখিয়েছিলেন নূহ তাঁর জাতিকে।

٣٠٩٧ - عَنْ آبِي سَعِيْدِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ ﷺ يَجِيْ نُوحُ وَأُمَّتُهُ فَيَقُولُ اللّهِ ﷺ يَجِيْ نُوحُ وَأُمَّتُهُ فَيَقُولُ اللّهُ تَعَالَى هَلَ بَلِّغْتَ فَيَقُولُ نَعَمْ آيُ رَبِّ فَيَقُولُ لاَّمِّتِهِ هَــلْ بَلِغَكُم فَيَقُولُونَ لاَ مَنْ نَبِي فَيَقُولُ لَا مَتِهُ فَنَشَهَدُ لاَ مَا جَاءَنَا مِنْ نَبِي فَيَقُولُ لِنُوحٍ مَنْ يَشْهَدُ لَكَ فَيَقُولُ مُحَمَّدٌ ﷺ وَأُمَّتُهُ فَنَشْهَدُ إِنَّهُ قَدْ بَلَّغَ وَهُو قَولُهُ جَلَّ ذِكُرُه وَكَذَٰلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُنُهَدًاءَ النَّاسِ وَالْوَسُطُ الْعَدْلُ –

৩০৯২. আবু সাঈদ (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রস্পুরাহ (স) বলেছেন, (হালরের দিন) নৃহ এবং তার উন্মতেরা (আল্লাহর দরবারে) হাযির হবেন। আল্লাহ (নৃহকে) জিজ্ঞেস করবেন, তুমি কি (যথাযথভাবে আমার পরগাম) পৌছিয়েছ। তিনি জবাব দিবেন, হাঁ, হে পরওয়ারদিগার। তখন আল্লাহ তাঁর উন্মতকে জিজ্ঞেস করবেন, নৃহ কি তোমাদেরকে (আমার পরগাম) পৌছিয়েছে। তারা বলবে, না, আমাদের কাছে কোন নবীই আমেননি। অতপর আল্লাহ নৃহকে জিজ্ঞেস করবেন, তোমার পক্ষে কে সাক্ষ দেবে। নৃহ বলবেন, মহান্দাদ (স) এবং তাঁর উন্মত। (রস্পুলুলাহ (স) বলেন) তখন আমরা সাক্ষ দেব, নিকরই তিনি (আল্লাহর পরগাম) পৌছিয়েছেন। আর এটিই আল্লাহর (এই) বাণীর তাৎপর্য বেং এবং এভাবেই আমি তোমাদেরকে মধ্যমপন্থী উন্মত বানিয়েছি, যেন তোমরা গোটা মানবজাতির ওপর সাক্ষ্যদাতা হতে পার।

٣٠٩٣ عَنْ أَبِي هُرَيْرةَ قَالَ كُنَّا مَعَ النَّبِي عَنِي فِي دَعْوَةٍ فَرُفِعَ الِيَهِ النَّرِاعُ لَكَانَتْ تُعْجِبُهُ فَنَهُسَ مِنْهَا نَهْسَةً وَقَالَ أَنَا سَنَيْدُ الْقُوْمِ يَهُمَ الْقَيَامَةِ هَلَ تَدْرُفُنَ بِمِنَ يَجْمَعُ اللَّهُ الْاَوَّلِيْنَ وَالْاخِرِيْنَ فِي صَعِيْدٍ وَاحِدٍ فَيُبْصِرُهُمُ النَّاظِرُ وَيُسْمِعُهُمُ الدَّاعِي وَتَدُنُو مِنْهُمُ الشَّمْسُ فَيَقُولُ بَعْضُ النَّاسِ اللَّ تَرْوَنَ الِي مَا آنْتُم فَيهِ إِلَى مَا بَلَعْكُمُ اللَّه بَرَوْنَ الِي مَا آنْتُم فَيهِ إِلَى مَا بَلَعْكُمُ الاَ تَتُظُرُونَ إلى مَنْ يَشْفَعُ لَكُمُ النَّي رَبِّكُمْ فَيَقُولُ بَعْضُ النَّاسِ ابَوْكُمُ اللهُ بِيدِهِ وَنَفَخَ فَيكَ مِنْ رُوحِهِ النَّهُ بِيدِهِ وَنَفَخَ فَيكَ مِنْ رُوحِهِ وَامَرَ الْمَلَائِكَةَ فَسُجَدُولَ لَكَ وَاسْكَنَكَ الْجَنَّةَ الاَ تَشْفَعُ لَنَا اللّٰهُ بِيدِهِ وَنَفَخَ فَيكَ مِنْ رُوحِهِ وَامَرَ الْمَلَائِكَةَ فَسُجَدُولَ لَكَ وَاسْكَنَكَ الْجَنَّةَ الاَ تَشْفَعُ لَنَا اللّٰهُ بِيدِهِ وَنَفَخَ فَيكَ مِنْ رُوحِهِ وَامَرَ الْمَلَائِكَةَ فَسُجَدُولَ لَكَ وَاسْكَنَكَ الْجَنَّةَ الاَ تَشْفَعُ لَنَا اللّٰهُ بَيْدِهِ وَنَفَخَ فَيكَ مِنْ رُوحِهِ وَامَرَ الْمَالِكُنِكَةَ فَسُجَدُولَ لَكَ وَاسْكَنَكَ الْجَنَّةَ الاَ تَشْفَعُ لَنَا اللّٰهُ رَبِكُمْ الْمَالَوْكِةَ فَسُجَدُولَ لَكَ وَاسْكَنَكَ الْجَنَّةَ الاَ تَشْفَعُ لَنَا اللّٰهُ بِيدِهِ وَنَفَحَ فَيكَ مِنْ رُوحِهِ وَامَرَ الْلَلَائِكَةَ فَسُجَدُولَ لَكَ وَاسْكَنَكَ الْجَنَّةَ الاَ تَشْفَعُ لَنَا اللّٰهُ رَبِكَ الْاللَّهُ مِنْ رُحِيهِ اللّٰهُ مَا اللّٰهُ مَا اللّٰهُ اللّٰهُ مِنْ مُنْ اللّٰهُ مَا اللّٰهُ الْمَالِقُولُ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ الْكُولَةُ اللّٰهُ الْمُ اللّٰهُ مَا اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الْمُعْمَالِهُ اللّٰهُ مِنْ الْمَالِولَ اللّٰهُ الْمُؤْمِلُ اللّٰهُ الْمُ الْمُؤْمِ اللّٰهُ اللّٰهُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِ الْمَالِسُكُنَا الْمُؤْمِ الْمَالِقُولُ اللّٰهُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ اللّٰمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُ

فِيهِ وَمَا بِلَغَنَا فَيَقُولُ رَبِّي غَضبِ غَضبًا لَمْ يَغْضَبُ قَبْلَهُ مِثْلَهُ وَلاَ يَغْضَبُ بَعْدَهُ مَثْلَهُ وَنَهَانِيْ عَنِ الشَّجَرَةِ فَعَصَيْتُهُ نَفْسِي نَفْسِي اِذْهَبُوا الِّي غَيْرِي اِذْهَبُوا اللّٰ فَوْحَ فَيَاتُونَ نَوْحًا فَيَقُولُونَ يَا نُوحُ اَنْتَ اَوَّلُ الرَّسُلِ الِّي اَهْلِ الْاَرْضِ وَسَمَّاكَ اللّٰهُ عَبْدًا شَكُورًا اَمَا تَرَى الِي مَا نَحْنُ فِيهِ أَلاَ تَرَى اللّٰي مَا بَلَغْنَا الاَ تَشْفَعُ لَنَا اللّٰ مَعْدًا شَكُورًا اَمَا تَرَى الّٰي مَا نَحْنُ فِيهِ أَلاَ تَرَى اللّٰي مَا بَلَغْنَا الاَ تَشْفَعُ لَنَا اللّٰي عَبْدًا شَكُورًا اَمَا تَرَى الْي مَا نَحْنُ فِيهِ أَلاَ تَرَى اللّٰي مَا بَلَغْنَا الاَ تَشْفَعُ لَنَا اللّٰهُ رَبِّكَ فَيَقُولُ رَبِّي غَضِبَ الْيُومَ غَضَبًا لَمْ يَغْضَبُ قَبْلَهُ مِثْلَهُ وَلا يَغْضَبَ بَعْدَهُ مِثْلُهُ لِنَا الْمُحَدِّدُ تَحْتَ الْعَرْشِ فَيُقَالُ يَا مُحَمَّدُ الْمُعَلِي الْمُلْكِ وَاشَفْعُ تُسْفَعُ تُسْفَعُ وَسَلْ تُعْطَهُ قَالَ مُحَمَّدُ بَنُ عُبَيْدِ لاَ اَحْفَظُ سَائِرَهُ مَا لَكُولًا مُحَمَّدُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ وَالسَفَعُ تُسْفَعُ تُسْفَعُ وَسَلْ تُعْطَهُ قَالَ مُحَمَّدُ بَنُ عُبَيْدِ لاَ اَحْفَظُ سَائِرَهُ مَا لَهُ السَّالُ وَاسْفَعُ تُسْفَعُ فَسِلْ تُعْطَهُ قَالَ مُحَمَّدُ بَنُ عُبَيْدِ لاَ اَحْفَظُ سَائِرَهُ مَالَعُ اللّٰهُ وَلاَ الْمُعَلَّ سَائِرَهُ مَا لَا اللّٰهُ اللّٰهُ الْمُ الْمُصَلِّ الْمُعَلِّ اللّٰهُ الْمُ اللّٰهُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُ الْمُعَلِي اللّٰمَائِلَ الْمُعْلِلَا اللّٰهُ الْمُعْلَى اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّهُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمَ اللّٰمُ الْمُعْمَالُولُ الْمُعْمِلُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ الْمُنْ الْمُعْلَى الْمُعْلِقُ اللّٰمُ الْمُ الْمُعْلَى اللّٰمُ الْمُلْمُ الْمُعْمَالِلَهُ الْمُعْلِقُ اللّٰمُ الْمُعْلَمُ اللّٰمُ الْمُ الْمُعْمَالُهُ اللّٰمُ الْمُعْلِمُ اللّٰمُ الْمُولُولُ اللّٰمُ الْمُعْلِمُ اللّٰمُ الْمُعْلِمُ اللّٰمُ الْمُعْلِمُ اللّٰمُ الْمُعْمِلِمُ الللّٰمُ الللّٰمُ الْمُعْلَى اللّٰمُ الْ

৩০৯৩, আবু হুরাইরা (রা) বলেছেন, আমরা নবী (স)-এর সাথে এক দাওয়াতে উপস্থিত ছিলাম। তাঁর সামনে রান্রা করা (খাসীর সামনের) বাছ পেশ করা হল। এটা ছিল তাঁর মতীব প্রিয়। তিনি সেখান থেকে এক টুকরা খেলেন এবং বললেন, আমি হাশরের দিন সমগ্র মানবজাতির নেতা হব ৷ তোমরা কি জান, কিভাবে আল্লাহ (হাশরের দিন) পূর্ববর্তী ও পরবর্তী সমস্ত মানুষকে একটি বিশাল সমতল ময়দানে জমায়েত করবেন। (এমনভাবে সমবেত করবেন) যেন একজন দর্শক তাদের সবাইকে দেখতে পায় এবং আহবানকারীর ডাক সকলের কাছে পৌছায় : সূর্য তাদের অতি নিকটে এসে <mark>যাবে । তখন কোন কোন</mark> লোক বলবে, তোমরা কি লক্ষ করোনি যে, কি অবস্থায় আছ এবং কি পরিস্থিতির সম্বরীন হয়েছ ? তোমরা কি এমন ব্যক্তিকে খুঁজে দেখবে না. যিনি তোমাদের রবের কাছে তোমাদের জন্য শাফায়াত (সুপারিশ) করবেন ? অপর কিছু লোক বলবে, তোমাদের আদি পিতা আদম আছেন (তাঁর নিকট চল)। অতপর সবাই তাঁর কাছে যাবে এবং বলবে, হে আদম, আপনি সমগ্র মানবজাতির আদি পিতা। আল্লাহ আপনাকে নিজ হাতে সৃষ্টি করেছেন এবং স্বীয় ব্রহ আপনার মধ্যে ফুকেছেন, ফেরেশতাদের নির্দেশ দিয়েছেন, (সে অনুযায়ী) তারা মুবাই আপুনাকে সিজ্ঞদাও করেছে এবং আপুনাকে তিনি জানাতে বসবাস করতেও দিয়েছেন। আপনি কি আমাদের জন্য আপনার প্রতিপালকের কাছে সুপারিশ করবেন না ? আপনি কি দেখেন না আমরা কি অবস্থায় আছি এবং কত কষ্টের সমুখীন হয়েছি , তখন আদম বলবেন, আজ আমার রব (গোনাহগারদের প্রতি) এত রাগান্তিত হয়েছেন যে, এর পূর্বে কখনও এমনটি হননি। আর পরেও হবেন না। (ইহা ছাড়া) তিনি আমাকে বৃক্ষটি থেকে (ফল খেতে) নিষেধ করেছিলেন। কিন্তু আমি (তার) নাফরমানী করেছি। এখন আমার নিজেরই ইয়া নাফসী, ইয়া নাফসী অবস্থা। তোমরা অন্য কারো কাছে যাও। (হাঁ) নহের কাছে চলে যাও। তখন সবাই নহের কাছে যাবে এবং বলবে, হে ন্হ, পৃথিবীবাসীদের প্রতি আপনিই ছিলেন প্রথম রসুল। আল্লাহ আপনাকে 'কডজ্ঞ বান্দাহ' খেতাব দিয়েছেন। আপনি কি দেখেন না আমারা কি অবস্থায় আছি ? আপনি লক্ষ করছেন না, আমরা কত দুঃখকষ্টের সমুখীন হয়েছি ? আপনি কি আপনার প্রভুর কাছে আমাদের জন্য শাফায়াত (সুপারিশ) করবেন না ? তখন তিনি বলবেন, আজ আমার প্রভু এমন রাগান্তিত হয়েছেন যেমনটি এর আগে আর কখনও হনবি আর পরেও কখনও হবেন না।

এখন আমার নিজেরই 'ইয়া নাফসী', 'ইয়া নাফসী' অবস্থা। তোমরা নবী (মুহামাদ) (স)-এর কাছে যাও। তখন তারা আমার কাছে আসবে। আমি আরশের নীচে সিজদায় পড়ে যাব। তখন বলা হবে, হে মুহামাদ, মাথা উঠাও, শাফায়াত করো, তোমার শাফায়াত কবুল করা হবে। তুমি চাও তোমাকে দেয়া হবে।

মুহাম্মাদ ইবনে উবায়েদ বলেন, পুরো হাদীসটি (অর্থাৎ হাদীসের বাকী অংশ ) আমি মুখস্ত রাখতে পারিনি।

٣٠٩٤ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ إِنْ رَسُوْلُ اللَّهِ صَ قَرَاً فَهَلُ مِنْ مُّدَّكِرٍ مِثْلُ قرَاءَة الْعَامَة ـ

৩০৯৪. আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) বর্ণনা করেন, রসুলুল্লাহ (স) فَ هَلْ مَا لَكُر اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ الله

وَانَّ الْيَاسَ لَمِنَ الْمُرْسَلَيْنَ ﴿ اِذْ قَ لَ لِقُرْمِهِ أَلاَ تَتَّقُونَ اِنَّا كَذَٰلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِيْنَ ـ اِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِيْنَ ـ

"আর ইলিয়াসও নিসন্দেহে রসূলগণের একজন ছিলেন। স্মরণ কর, সে যখন নিজের জাতির লোকদের বলেছিল, ভোমরা কি (আল্লাহকে) ভয় কর না ?" ...... ইলিয়াসের প্রতি সালাম। নেক আমলকারীদের প্রতিফল আমরা এ রকমই দিয়ে থাকি। বান্তবিকই সে মুমীন বান্দাহগণের অন্তর্ভুক্ত ছিল।"

ইবনে মাসউদ ও ইবনে আব্বাস থেকে উল্লেখ রয়েছে যে, ইলিয়াস ছিলেন ইদরীস (আ) নিচ্ছেই (অর্থাৎ তাঁর অপর নাম)।

৫-অনুচ্ছেদ ঃ হযরত ইদরীস (আ)-এর কাহিনী। তিনি হযরত নৃহের (আ) পিতার দাদা ছিলেন এবং এও বদা হয় যে, হযরত নৃহের (আ) দাদা ছিলেন।

আল্লাহ তাআলার বাণী ঃ وَرَفَعِنَاهُ مَكَانًا عَلَيًا "এবং আমি তাকে (ইদরীসকে) খুব উচ্চ মর্যাদায় সমাসীন করেছিঁ।"

٣٠٩٠ عَنْ انَسِ بَنِ مَالِكِ قَالَ كَانَ اَبُو ذَرِّ يُحَدِّثُ اَنَّ رَسُولَ اللهِ عَنَّ قَالَ فُرِجَ سَقَفُ بَيْتِي وَاَنَا بِمَكَّةَ فَنَزَلُ جِبْرِيْلُ فَفَرَجَ صَدَرِي ثُمَّ غَسَلَهُ بِمَاءِ زَمْزَمَ ثُمَّ جَاءَ بِطَسْتِ مِنْ دُهَبٍ مَّمْتَلِي حِكْمَةً وَايْمَانًا فَافْرَغَهَا فِي صَدْرِي ثُمَّ اَطْبَقَهُ ثُمَّ اَخَذَ بِينَ الْي السَّمَاءِ الدَّنْيَا قَالَ جَبْرِيْلُ لِخَانِنِ بِيدِي فَعَرَجَ بِي الْي السَّمَاءِ اللَّنْيَا قَالَ جَبْرِيْلُ لِخَانِنِ السَّمَاءَ الْقَنْيَا قَالَ جَبْرِيْلُ لِخَانِنِ السَّمَاءَ اِلْقَنْيَ قَالَ جَبْرِيْلُ لِخَانِنِ السَّمَاءَ الْقَنْيَ قَالَ مَعْيَ مُحمَّدٌ السَّمَاءَ الْقَنْ مَعْكَ اَحَدً قَالَ مَعِي مُحمَّدٌ فَالَ أَرْسِلَ النِهِ قَالَ نَعَمْ فَاَفْتَحْ فَلَمَّا عَلَوْنَا السَّمَاءَ اذَا رَجُلُ عَنْ يَمِيْنِهِ السَودَةُ وَعَنْ يَمِيْنِهِ السَودَةُ وَاذَا نَظَرَ قَبْلَ شَمَالِهِ بَكَى وَعَنْ يَمِيْنِهِ ضَحِكَ وَاذَا نَظَرَ قَبْلَ شَمَالِهِ بَكَى

فَقَالَ مَرْحَبًا بِالنَّبِيِّ الصَّالِحِ وَٱلابِنَ الصَّالِحِ قُلْتُ مَنْ هُذَا يَا جَبْرِيلُ قَالَ هُذَا أدَمُ وَهٰذِهِ ٱلْأَسُودَةُ عَنْ يَمْينه وَعَنْ شَمَاله نَسْمُ بَنِيْهِ فَأَهْلُ ٱلْيَمِيْنِ مِنْهُم آهْلُ الْجَنَّةِ وَالْأَسُودَةُ الَّتِي عَنْ شِمَالِهِ آهُلُ النَّارِ فَإِذَا نَظَرَقَبَلَ يَمِيْنِهِ ضَحِكَ وَإِذَا نَظَرَ قَبْلَ شِمَالِهِ بَكَى ثُمَّ عَرَجَ بِي جِبْرِيلُ حَتَّى أَتَى السَّمَاءَ التَّانِيَةَ فَقَالَ لِخَارِنِهَا إِفْتَـع فَقَالَ لَهُ خَازِنُهَا مَا قَالَ الْأُوَّلُ فَفَتَحَ قَالَ انْسُ فَذَكَرَ انَّهُ وَجَدَ في السَّمُوات اِدْرِيشَ وَمُوسَىٰ وَعِيسَىٰ وَابِرَاهِيْمَ وَلَمْ يُثْبِتُ لِيْ كَيْفَ مَنَازِلُهُمْ غَيْرَ اَنَّهُ قَدْ ذَكَرَ اَنَّهُ وَجَدَ اٰدَمَ فِي السَّمَاءِ الدُّنْيَا وَابْرَاهِيْمَ فِي السَّادِسنَةِ وَقَالَ اَنْسُ فَلَمَّا مَرّ جِبِرْيِــُلُ بِادْرِيسٌ قَالَ مَرْحَبًا بِالنَّبِيِّ الصَّالِحِ وَلَلْاَخِ الصَّالِحِ فَقُلْتُ مَـــنَ هُــذَا قَالَ هَــذَا ادْرِيشُ ثُمُّ مَـرَدْتُ بِمُوسَى فَقَالَ مَرْحَبًا بِالنَّبِيُّ ٱلصَّالِحِ وَٱلْآخِ الصَّالِح قُلْتُ مَنْ هٰذَا ﴿ قَالَ هٰذَا مُؤْسَىٰ ثُمَّ مَرَرْتُ بِعِيْسَٰى فَقَالَ مَرْحَبًّا بِالنَّبِيّ الصَّالِحِ وَالْاَخِ الصَّالِحِ قُلْتُ مَنْ هٰذَا قَالَ عِيْسَى ثُمَّ مَرَدْتُ بِإِبْرَاهِيمَ فَقَالَ مَرْحَبًا بِالنَّبِيُّ الصَّالِحِ وَالْإِبْنِ الصَّالِحِ قُلْتُ مَنْ هٰذَا قَالَ هٰذَا ابْرَاهِيمُ قَالَ وَأَخْبَرَنِي ابْنُ حَزْمِ أَنَّ اِبْنَ عَبَّاسِ وَأَبَا حَيَّةَ الْاَنْصَارِيُّ كَانَا يَقُولاَن قَالَ النَّبِيُّ عَ ثُمَّ عُرِجَ بِيْ حَتَّى ظَهَرْتُ لِمُسْتَوِّى اَسْمَعُ صَرِيْفَ الْاَقْلَامِ قَالَ ابْنُ حَزِمِ وَانَسُ بْنُ مَالِكِ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ فَفَرَضَ اللَّهُ عَلَىْ خَمْسِيْنَ صَلَاةً فَرَجَعْتُ بِذَٰلِكَ حَتَّى أَمُرَّ بِمُوسَىٰ فَقَالَ مُوسَىٰ مَا الَّذِي فُرِضَ عَلَى أُمَّتُكَ قُلْتُ فَرَضَ عَلَيْهِمْ خَمْسِيْنَ صَلَاةً قَالَ فَرَاجِعُ رَبِّكَ فَانَّ أُمَّتَكَ لاَ تُطِيْقُ ذٰلِكَ فَرَجَعْتُ فَرَاجَعْتُ رَبَّى فَوَضَعَ شَطْرَهَا فَرَجَعْتُ اللَّي مُوسَلِّي فَقَالَ رَاجِعْ رَبِّكَ فَذَكَّرٌ مِثْلُهُ فَوَضَعَ شَطَّرَهَا فَرَجَفْتُ الِي مُوسَلِي فَاخْبَرْتُهُ فَقَالَ رَاجِعْ فانَّ أُمَّتَكَ لاَ تُطِيْقُ ذٰلكَ فَرَاجَعْتُ رَبّي فَقَالَ هِيَ خَمْسٌ وَهِيَ خَمْسُونَ لاَ يُبِدَّلُ ٱلْقَوْلُ لَدَيَّ فَرَجَعْتُ الِي مُوسَى فَقَالَ رَاجِعْ رَبُّكَ فَقُلْتُ : قَدِ اسْتَحْبَيْتُ مِنْ رَبِّي ثُمُّ انْطَلَقَ حَتَّى اتى السِّدْرَةَ الْمُنْتَهٰي فَغَشْنِهَا اللَّهَانَ لاَ ادْرِي مَا هِيَ ثُمَّ أَدُخْلْتُ (الجَنَّةَ) فَادَا فَيْهَا جَنَابِذُ اللُّوَّأُوثُ وَإِذَا تُرَابُهَا الْمُسْكُ ـ ৩০৯৫ আনাস ইবনে মালেক (রা) বর্ণনা করেছেন যে, আবু যার (রা) হাদীস বর্ণনা করেন যে, রসূলুল্লাহ (স) বলেছেন ঃ (মিরাজের রজনীতে ) যখন আমি মকায় ছিলাম। আমার খরের ছাদ উন্মুক্ত হয়ে গেল। অতপর জিবরাইল এলেন এবং আমার বক্ষ বিদীর্ণ করলেন এবং যময়মের পানি দ্বারা তা ধুইলেন। অতপর হিকমত ও ঈমান ভর্তি একখানা সোনার তশতরী আনলেন এবং তা আমার বুকের মধ্যে ঢেলে দিলেন। এরপর আমার বুক সেলাই করে পূর্বের মত করে দিলেন। অতপর তিনি আমার হাত ধরলেন এবং আমাকে আসমানের দিকে উঠিয়ে নিলেন। যখন দুনিয়ার নিকটবর্তী আসমানে পৌছলেন, তখন জिবরাইল আসমানের ঘাররক্ষীদের বললেন, (দরজা) খুলুন। ঘাররক্ষী জিজেস করলেন, কে ? জবাব দিলেন (আমি) জিবরাইল। ধাররকী জানতে চাইলেন, আপনার সাথে আর কেউ আছেন কি ? বললেন, মুহামাদ (স) আমার সাথে আছেন। দ্বাররক্ষী প্রশু করলেন, তাঁকে কি ডাকা হয়েছে ? তিনি বললেন, হাঁ। অতপর দরজা খোলা হল। যখন আমরা আসমানের ওপর পৌছলাম, হঠাৎ দেখলাম, এক ব্যক্তির ডানে একদল লোক এবং বামেও একদল লোক। তিনি যখন ডান দিকে তাকান তখন হাসতে থাকেন, আর যখন বাম দিকে তাকান তখন কাঁদতে থাকেন। (আমাকে দেখে) তিনি বদদেন, মারহাবা । নেক নবী এবং সুসন্তান ! আমি জিচ্ছেস করলাম, হে জিবরাইল ! ইনি কে ? জবাব দিলেন, ইনি আদম। আর তাঁর ডান ও বামের এসব লোকগুলো হল তাঁর সম্ভান সম্ভতিদেরই রহসমূহ। এদের মধ্যে ডান দিকের গুলো হল জানাতবাসী আর বাম দিকের লোকগুলো হল জাহানামবাসী। (এ জন্য) যখন ডান দিকে তাকান তখন হাসেন। আর যখন বাম দিকে তাকান তখন কাঁদেন। অতপর জিবরাইল আমাকে নিয়ে আরও উর্ধে আরোহণ করলেন। এমনকি দিতীয় আসমানে পৌছে গেলেন। তখন তিনি এ আসমানের দাররক্ষীকে বললেন, দরজা খুলুন। ঘাররক্ষী তখন তাঁকে প্রথম (আসমানের) ঘাররক্ষী যেমনটি প্রশু করছিলেন, ঠিক তদ্ধপ প্রশ্র করলেন। অতপর তিনি দরজা খলে দিলেন।

আনাস (রা) বলেন, আবু যার উল্লেখ করেছেন যে, নবী (স) আসমানগুলোতে ইদরীস, মৃসা, ঈসা ও ইবরাহীমের সাক্ষাত পেয়েছেন । তাদের কার কি মর্যাদা ছিল, আবু যার তা আমার কাছে বর্ণনা করেছেন। তবে তিনি শুধু এতটুকুই উল্লেখ করেছেন যে, নবী (স) দুনিয়ার নিকটবর্তী আসমানে আদমের এবং ষষ্ঠ আসমানে ইবরাহীমের দেখা পেয়েছেন।

আনাস বলেন, যখন জিবরাইল (আ) [নবী (স) সহ] ইদরীসের পাশ দিয়ে অগ্রসর হলেন, তখন ইদরীস বলেছিলেন, হে নেক নবী এবং নেক ভাই ! মারহাবা ! [নবী (স) বলেন] আমি জিজ্ঞেস করলাম, ইনি কে ! জিবরাইল বললেন, ইনি ইদরীস। অতপর মৃসার নিকট দিয়ে অগ্রসর হলাম, তিনি বললেন, হে নেক নবী এবং নেক ভাই ! মারহাবা । আমি জানতে চাইলাম ইনি কে ! জিবরাইল বললেন, ইনি মৃসা। তারপর ঈসার পাশ দিয়ে অগ্রসর হলাম। তিনি বললেন, হে নেক নবী ও নেক ভাই ! মারহাবা । জিজ্ঞেস করলাম, ইনি কে ! জিবরাইল জবাব দিলেন, ইনি ইসা। তারপর ইবরাইীমের পাশ দিয়ে গ্রমন

করলাম। তিনি বললেন, হে নেক নবী এবং সুসন্তান, মারহাবা। বললাম, ইনি কে ? জবাব দিলেন, ইনি ইবরাহীম।

ইবনে হিশাম বর্ণনা করেন, আমাকে ইবনে হাযম জানিয়েছেন যে, ইবনে আব্বাস ও আবু হাইয়া আনসারী বলেন, নবী (স) ইরশাদ করেছেন, অতপর জিবরাইল আমাকে উর্ধেনিয়ে গেলেন। শেষ পর্যন্ত এক সমতল স্থানে গিয়ে পৌছলাম, যেখান থেকে কলমসমূহের ধশ্ধশ্ আওয়াজ ভনছিলাম।

ইবনে হাযম ও আনাস ইবনে মালেক বর্ণনা করেছেন, নবী (স) বলেছেন, তখন আল্লাহ আমার ওপর পঞ্চাশ ওয়াক্ত নামায ফরয করলেন। এ নির্দেশ নিয়ে আমি ফিরে চলদাম। যখন মুসার পাশ দিয়ে যেতে থাকলাম, তিনি জিজ্ঞেস করলেন, আল্লাহ আপনার উত্মতের ওপর কি ফর্য করেছেন ? বললাম, তাদের ওপর পঞ্চাল ওয়াক্ত নামায ফর্য করা হয়েছে। মুসা বললেন, আপনার প্রভুর কাছে গিয়ে (কমাবার জন্য) আর্য করুন। কেননা, আপনার উন্মতের এত শক্তি নেই। তখন আমি ফিরে গেলাম আমার মাবুদের নিকট এবং (নামায কমিয়ে দেয়ার) আবেদন জানালাম। তিনি এর অর্ধেক কমিয়ে দিলেন। আমি মুসার কাছে ফিরে আসলাম। তিনি বললেন, আপনার প্রভুর কাছে পুনরায় আবেদন করুন এবং তিনি পূর্বের অনুরূপ (কথা আবার) উল্লেখ করলেন। তখন তিনি এর অর্ধেক মাফ করে দিলেন। আবার আমি মুসার কাছে ফিরে আসলাম এবং তাঁকে এ খবর দিলাম। তিনি বললেন, আপনার রবের নিকট আবার গিয়ে আর্য করুন। আমি (তা) করলাম। তখন আল্লাহ তাআলা এর এক অংশ মাফ করে দিলেন। আমি আবার মৃসার নিকট ফিরে আসলাম এবং তাঁকে (তা) জানালাম। তিনি বললেন, আবার গিয়ে আপনার প্রভুর কাছে আর্য করুন। কেননা, আপনার উন্মত এত (এতটুকু আদায়েরও) শক্তি রাখে না। অনন্তর আমি আবার ফিরে গেলাম এবং আমার প্রভুর দরবারে আবার আর্য করলাম। তখন তিনি বললেন, এ পাঁচ ওয়াক্ত নামায (বাকি রইল) কিন্তু তা (সওয়াবের ক্ষেত্রে) পঞ্চাশ ওয়াক্ত নামাযের সমকক্ষ (হবে)। কেননা, আমার কথার পরিবর্তন হয় না। অভপর আমি মুসার কাছে ফিরে আসলাম। তিনি বললেন, আবার গিয়ে আপনার প্রতিপালকের নিকট আবেদন করুন। আমি বললাম. (এবার তো) প্রতিপালকের সমুখীন হতে আমার লজ্জা করছে। কাজেই আমি চললাম। শেষ পর্যন্ত জিবরাইল আমাকে সাথে নিয়ে সিদরাতুল মুনতাহায় এসে পৌছলেন। এমন অপরূপ রঙ-এ তা পরিপূর্ণ (দেখলাম) যা ব্যক্ত করা আমার পক্ষে সম্ভব নয়। তারপর আমাকে জান্লাতে প্রবেশ করানো হল। দেখলাম এর ইট পাথর হচ্ছে মতি নির্মিত এবং এর মাটি হচ্ছে মেশ্ক। (কস্তুরীর মত সুগন্ধযুক্ত)

७-जन्दिन अशान जाञ्चारत वानी الله عَاد اَخَامُهُم مُودًا قَالَ يَا قَـوم اعبُدُوا اللّه अवर जान कालित প্রতি তাদেরই ভাই হদকে পাঠিয়েছিলাম (৭ ঃ ৬৫) عاد الله عادما ع

إِذِ أَنذُرَ قُومَهُ بِالْاحقَافِ ...... كَذَالِكَ نَجزِي القَومُ المُجرِمِينَ -

"শ্বরণ কর, যখন তিনি (ছুদ) আহকাফ অঞ্চলে বসবাসকারী অপর জাতিকে সতর্ক করলেন----এমনিভাবেই আমি অপরাধী জাতিদেরকে শান্তি দিয়ে থাকি।"

(86 \$ 57-56)

৭-অনুন্দেদ ঃ আল্লাহ তাআলার মহাবাণী ঃ

وَاَمَّا عَادُ فَالَّمْلِكُوْلَ بِرِيْعٍ مَنْرَصَرٍ عَاتِيَةٍ سَخَّرَهَا عَلَيْهِمْ سَبْعَ لَيَالٍ وَتَعَانِيَةَ آيَّامٍ حُسِنُومًا فَتَرَى الْقَوْمَ فِيْهَا صَرْعَى كَانَّهُمْ اَعْجَازُ نَخْلِ خَاوِيَةٍ فَهَلْ تَرَى لَهُمْ مِنْ بَاقِيَةٍ (الحاقه ٨-٦)

"আর আদকে (জাতিকে) ধাংস করা হয়েছে একটি ভরাবহ তীব্র কঞাবর্তের আঘাতে। আল্লাহ তাআলা তা ক্রমাগত সাত রাত ও আট দিন পর্যন্ত তাদের ওপর চাপিয়ে রেখেছিলেন। (তৃমি সেখানে থাকলে) দেখতে পেতে যে, তারা সেখানে এমনভাবে ইতন্তত বিশিশু হয়ে পড়ে রয়েছে যেমন পুরাতন ৩ছ খেজুর গাছের কান্তসমূহ পড়ে থাকে। এখানে তাদের মধ্য খেকে কেউ অবশিষ্ট আছে বলে দেখত পাও কি ?"(সুরা আল হাজাই ঃ ৬-৮)

٣٠٠٦ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيُّ هَ قَالَ نُصِرْتُ بِالصَّّبَا وَاهَلِكَتْ عَادٌ بِالدَّبْورِ قَالَ وَقَالَ اِبْنُ كُثْيْرٍ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ آبِيهِ عَنِ ابْنِ آبِي نُعُمْ عَنْ آبِي سَعيْدٍ قَالَ بَعْثَ عَلِيٌّ إِلَى النَّبِيُّ هَ بِذُهَيْبَةٍ فَقَسَمَهَا بَيْنَ الْاَرْبَعَةِ الْاَقْرَعِ بْنِ حَاسِسُ الْمَنْظَلِيِّ ثُمَّ الْجَاشِعِيِّ وَعُيْيِنَةً بْنِ بَدْرِ الْفَزَارِيِّ وَزَيْدِ الطَّائِيِّ ثُمَّ اَحَد بَنِي نَبْهَانُ الْمَنْظَلِي ثُمَّ الْجَاشِعِيِّ وَعُيْيِنَةً بْنِ بَدْرِ الْفَزَارِيِّ وَزَيْدِ الطَّائِيِّ ثُمَّ اَحَد بَنِي نَبْهَانُ وَعَلَقَمَةً بْنِ عُلائِةَ الْعَامِرِيِّ ثُمَّ اَحَد بَنِي كَلابِ فَغَضِبَتُ قُرَيْشُ وَالْاَنْصَارُ قَالُوا يُعْطَي صَنَادِيدَ آهل نَجْد وَيَدَعُنَا قَالَ انَّمَا اَتَالَّفُهُمْ فَاقْبَلَ رَجُلُّ غَائِرُ الْعَيْنَيْنِ مُشْرِفُ الْوَجْنَةِ اللهِ الْمَنْ الْوَيْنِ لِكُ اللّحَيْةِ مَحْلُوقٌ فَقَالَ اتَّقِ اللهَ يَا مُحَمَّدُ فَقَالَ مَنْ يُطِعِ اللهَ اذَا عَصَيْتُ آيَامَنْنِي كُنُّ اللّحَيْةِ مَحْلُوقٌ فَقَالَ اتَّقِ اللهَ يَا مُحَمَّدُ فَقَالَ رَجُلُ عَائِرُ الْعَيْنَيْنِ مَنُ الْوَجْنِ لِللهَ اذَا عَصَيْتُ آيَامَنُنِي كُنُّ اللّحَيْةِ مَحْلُوقٌ فَقَالَ اتَّقِ اللهَ يَا مُحَمَّدُ فَقَالَ اللهَ الْالْمَ يَلُو الْمُنْ الْوَلِيدِ فَمَنَعُهُ فَلَمَّا وَلَى قَالَ انَ مِنْ صَنْطِي اللهُ اللهَ الْالْمَالُولِ الْوَلِيدِ فَمَنَعُهُ فَلَمَّا وَلَى قَالَ الْوَالِي مُرْمُونَى مَنْ اللّهِ بَنَا اللهُ الْوَلِيدِ مُنْ اللّهَ الْوَلِيدِ مَنْ اللّهُ الْوَلِيدِ مُنَاعِلًا مُولِيدِ حَنَاجِرِهُمْ يَمُرُقُونَ مِنَ الدِيْنِ مُنَا الْالْمَالُ الْالْمَالُ الْالْمَالُ الْالْمَالُ الْالْولِيلُولُ الْالْولِيلُ الْمُ الْلُولِيلِ الللهِ الْمَدَى اللهُ الْالْولِيلِ اللهُ الْولِيلِ الْمُنْصَالُ الْولِيلِ الْمُنْ الْولِيلِ الْمُولِيلِ مَنْ اللّهُ الْولَالِ الْولَالِ الْمُ الْولِيلِ الللّهُ الْولِيلُ الْمُنَالِ الْمُنْ الْولِيلِ الْمُنَالِ الْمُنْ الْولِيلِ الْمُلْولِيلُ الْمُؤْلُقُ الللّهُ الْولِيلُ الْمُلْمُولُ الْمُلْولِ الْمُلْولِ اللّهُ الْمُعَلِيلُ الْمُنْ الْمُلْولِ الْمُؤْلِقُ الْولِيلُولُ اللللْمُ اللللْمُ الْمُولِيلُ الْمُلْ الْمُؤْلُولُ الْمُلْولِ الْمُلْمُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْم

৩০৯৬. ইবনে আব্বাস বর্ণন করেছেন, নবী (স) বলেছেন, (খন্দকের যুদ্ধের সময়) ভোরের হাওয়া দ্বারা আমাকে সাহায্য করা হয়েছে এবং দাবুর (এক প্রকারের ধ্বংসাত্মক পশ্চিমা মরু বায়ু) দ্বারা আদ জাতি কৈ ধ্বংস করা হয়েছে।

আবু সাঈদ (রা) থেকে বর্ণিত। আলী (রা) নবী (স)-এর নিকট কিছু স্বর্ণের টুকরা পাঠালেন। তিনি তা চার ব্যক্তির মধ্যে বন্টন করে দিলেন। (এই চার ব্যক্তি হলেন্) আকরা ইবনে হাবিস আল হানযালী—যিনি মাজাশিয়ী গোত্রের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন, উয়াইনা ইবনে বদর আল ফারাযী, যায়েদ আত তাঈ যিনি বনু নাবহান গোত্রের অস্তর্ভুক্ত ছিলেন এবং আলকামা ইবনে উলাসা আল আমেরী—যিনি বনু কিলাবের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। এতে কুরাইশ ও আনসারগণ ক্ষুব্ধ হলেন এবং বলতে লাগলেন, তিনি (স) নজদবাসীদের নেতৃবৃন্দকে দিক্ষেন আর আমাদেরকে উপেক্ষা করছেন। নবী (স) বললেন ঃ আমি তো তাদের (ইমলামের দিকে আকর্ষণ করার জন্য) মনোরঞ্জন করছি। তখন এক ব্যক্তি সামনে (এগিয়ে) আসল, যার চক্ষয় কোটরাগত, গভষয় ঝুলে পড়া, কপাল উঁচু, দাড়ী ঘন এবং भाषा भूज़ाता हिन। त्र वनन, त्र भूशाचान ! आन्नाश्तक ७३ कत्र। जिनि क्रवाव मिलन. আমিই যদি নাফরমানী করি, তাহলে আল্লাহর আনুগত্য করবে কে 🛽 আল্লাহ আমাকে দুনিয়াবাসীর ওপর আমানতদার বানিয়েছেন। আর তোমরা আমাকে আমানতদার মনে করো না ? তখন তাঁর কাছে জনৈক ব্যক্তি একে হত্যা করার অনুমতি চাইল। (আবু সাঈদ বলেন) আমার ধারণা, এ ব্যক্তি খালিদ ইবনে ওয়ালীদ ছিলেন। কিন্তু নবী (স) তাঁকে নিষেধ করেন। (অভিযোগকারী) লোকটি যখন ফিরে চলে গেল, তখন নবী (স) বললেন ঃ এ ব্যক্তির বংশে অথবা এ ব্যক্তির পরে এমন একদল লোকের উদ্ভব হবে—যারা কুরআন পড়বে, কিন্তু তা তাদের কণ্ঠনালী অতিক্রম করবে না। দীন থেকে তারা এমনভাবে বেরিয়ে যাবে, যেমন ধনুক থেকে তীর বেরিয়ে যায়। তারা হত্যা করবে ইসলামের অনুসারীদেরকে, আর মৃক্তি ও অব্যাহতি দেবে মৃতিপুজারীদেরকে। যদি আমি ততদিন বাঁচি তাহলে আদ জাতির মতো অবশ্যই তাদের হত্যা করবো।

٣٠٩٧ - عَنِ الْأَسْوَدِ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللّهِ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيُّ ﷺ يَقْرَا فَهَلَ مَنْ مُّدُكّرِ ـ

৩০৯৭. আসওয়াদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আবদুল্লাহর নিকট ওনেছি, তিনি বলেছেনঃ আমি নবী (স) থেকে مُدَكَر ক (মশহর কিরাআত অনুযায়ী) পড়তে ওনেছি।

৮-অনুদের ঃ ইরাজুজ মাজুজের কাহিনী।

चान्नार फाचानात वानी ؛ الأرض أَمُاجُوجَ مُسَفَسَدُونَ في الأرض क्षानात वानी ؛ الأرض क्षानात क्षानात क्षानात क् "निकतर देवाक्क ও माक्क (काठि) कंगराठ कार्नाम ও विभवंत मृडिकाती।"

বুলকারনাসন সম্পর্কে কুরআনে আরও বলা হরেছে : التُونِي زُبُرَا ..... الحديد

"(হে বুলকারনাঈন !) লোহার পাত আমার কাছে আন।" এখানে زبر শক্টি বছৰচন। এর এক বচন হচ্ছে نبر আর এর অর্থ হচ্ছে টুকরা। এ বিষয়ে আল্লাহ আরও বলেন ঃ

حَتِّى إِذَا سَاوَى بَيْنَ الصَّدَفَيْنِ قَالَ انْفُخُوا حَتِّى إِذَا جَعَلَهُ نَارًا قَالَ اتُونِيْ أَفُونِيْ الْمُونِيْ عَلَيْهِ قِطْرًا \_ قَالَ اتُونِيْ الْمُونِعُ عَلَيْهِ قِطْرًا \_

"শেষ পর্যন্ত যখন দুই পর্বতের মধ্যবর্তী শৃন্যস্থান পূর্ণরূপে ভরে দিল, তখন লোকদেরকে বলল, এখন তাতে ফুঁক দিতে থাক। শেষ পর্যন্ত যখন তা আভনের ন্যায় উত্তঃ হল, তখন সে বলল, তোমরা গলিত সীসা আন, আমি তা-এর ওপর তেলে দেব।"

এ আয়াতে الصرفيين। শন্দের অর্থে ইবনে আব্বাসের উদ্বৃতি দিয়ে বলা হয় যে, এর হারা দু'টি পর্বতের কথা বৃঝনো হয়েছে। আর এ স্বারই অন্যত্ত বর্ণিত والسديين শন্দের অর্থও দু'টি পাহাড়। আর غطرا শন্দের ব্যাখ্যায় লৌহগলিত পদার্থের কথাও বলা হয়। আর তার রং হলুদ হ্বার কথাও বলা হয়। ইবনে আব্বাস এ শন্দের ব্যাখ্যায় বলেছেন যে এর অর্থ হচ্ছে তামুগলিত পদার্থ।

আল্লাহ উক্ত সুরাতে আরো বলেন ঃ

فَمَا اسْطَاعُوا اَنْ يَّظْهَرُوهُ وَمَا اسْتَطَاعُوا لَهُ نَقْبًا قَالَ هَٰذَا رَحْمَةٌ مِّنْ رَّبِّي فَاذِا جَاءَ وَعْدُ رَبِّى جَعَلَهُ دَكًا وَكَانَ وَعْدُ رَبِّي حَقًّا \_

"এরপর ইয়াজুজ ও মাজুজ এ প্রাচীর অতিক্রম করতে পারল না। আর তাতে সৃড়ংগ কাটতেও পারল না। যুলকারনাঈন বলল, এ হচ্ছে আমার প্রতিপালকের অনুগ্রহ! আমার প্রতিপালকের প্রতিশ্রুতি যখন এসে উপস্থিত হবে, তখন এসব ধৃলিস্মাত করে দেবেন।"

আর ৄাব্র মানে ধৃশিক্ষাত করে দেবেন। অর্থাৎ মাটির সাথে মিশিরে দেবেন। মানে মাটির সমান হয়ে যাবে। এ থেকেই বলা হয় ৄাব্র হয়ে অর্থাৎ যে উটের পিঠে কুঁজ নেই। জমিনের সমতল উপরিভাগের মতই তা সমান হয়ে আছে এবং কোথাও তা উপরের দিকে উঁচু হয়ে নেই। "এবং আমার প্রতিপালকের প্রতিটি প্রতিক্রুতিই সত্য।"

এ স্রায়ে আল্লাহ আরো বলেন ঃ

"আর সেদিন আমি তাদের অনেককে ছেড়ে দেবো, তারা অনেকের ওপর বাঁপিরে পড়বে তরকের মতো।"

অপর এক স্রায় আল্রাহ বলেন ঃ

حتّى إذا فَتِحَت يَاجُوجُ وَمَاجُوجُ وَمُناجُوجُ وَهُم مِن كُلَّ حَدبٍ يَنسِلُونَ -

"শেষ পর্যস্ত ইয়াজুজ মাজুজের জন্য পথ উনুক্ত হয়ে যাবে এবং তারা উচ্চছান (পাহাড়-পর্বত) হতে লাফিয়ে লাফিয়ে চলে আসবে।"

কাতাদাহ বলেছেন, عب অর্থ টিলা। জনৈক ব্যক্তি নবী (স)-এর কাছে আরজ করল, আমি নকশীদার চাদরের ন্যায় যুলকারনাসনের প্রাচীর দেখেছি। নবী (স) বললেন, তাহলে তুমি তা দেখেছ।

٣٠.٩٨ عَن أُمِّ حَبِيبَةَ بِنْتِ آبِي سَفْيَانَ عَنْ زَيْنَبَ اِبْنَةٍ جَحْشٍ أَنَّ النَّبِيَ الْمَا عَنْ زَيْنَبَ اِبْنَةٍ جَحْشٍ أَنَّ النَّبِيَ الْمَا عَنْ زَيْنَبَ اِبْنَةٍ جَحْشٍ أَنَّ النَّبِيَ الْمَوْمَ عَلَيْهَا فَزِعًا يَقُولُ لَا اللهُ اللهُ وَيْلُ الْعَرَبِ مِنْ شَرَّ قَدِ اقْتَرَبَ فُتِحَ الْيَوْمَ مِنْ رَدْم يَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ مِثُلُ هَذِهِ وَحَلَّقَ بِإِصْبَعِهِ الْإِبْهَام وَالَّتِي تَلَيْهَا قَالَتْ مَنْ رَدْم يَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ مِثُلُ هَذِهِ وَحَلَّقَ بِإِصْبَعِهِ الْإِبْهَام وَالَّتِي تَلَيْهَا قَالَتْ نَعَم النَّا رَبْنَهُ جَحْشٍ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ آلَهُ لِللهُ وَفِيْنَا الصَالِحُونَ قَالَ نَعَمْ اذَا كَثُرُ الْخُنْثُ لِـ
 كُثُرُ الْخُنْثُ لِـ

৩০৯৮ (উন্মূল মুমিনীন) উন্মে হাবীবা বিনতে আবু সুফিয়ান (উন্মূল মুমিনীন) যয়নাব বিনতে জাহশ থেকে বর্ণনা করেন, নবী (স) ভীতসন্ত্রস্ত অবস্থায় তাঁর (যয়নাবের) ঘরে তাশরীফ আনলেন এবং বলতে লাগলেন ঃ লা-ইলাহা ইল্লাল্লাল্ ! আরবের লোকদের সেই বিপদ হতে অনিষ্ট অনিবার্য যা অত্যাসনু হয়ে এসেছে। আজ ইয়াজুজ মাজুজের প্রাচীরে এই পরিমাণ ছিদ্র হয়ে গেছে। (এ কথা বলবার সময়) তিনি আপন শাহাদাত অঙ্গুলী বুড়ো আঙ্গুলের সাথে মিলিয়ে গোলাকৃতি করে (ছিদ্রের পরিমাণ) দেখালেন। যয়নাব বিনতে জাহশ বলেন, তখন আমি জিজ্ঞেস করলাম, হে আল্লাহর রস্ল ! আমাদের মাঝে সং ও সত্যনিষ্ঠ লোকেরা বেঁচে থাকতেও কি আমরা ধ্বংস হয়ে যাবো ? তিনি জবাব দিলেন, হাঁ, যখন ঘৃণ্য ও গোনাহের কার্যকলাপ অধিকমাত্রায় বেড়ে যাবে।

٣٠٩٩ عَنْ آبِيْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيُّ ... قَالَ فَتَحَ اللَّهُ مِنْ رَدْمِ يَأْجُوْجَ وَمَأْجُوْجَ مَثْلُ هُذَا وَعَقَدَ بِيَدِهِ تِسْعِيْنَ ـ مِثْلَ هُذَا وَعَقَدَ بِيَدِهِ تِسْعِيْنَ ـ

৩০৯৯. আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (স) বলেছেন, আল্লাহ ইয়াজজু ও মাজুজের প্রাচীরে এই পরিমাণ ছিদ্র সৃষ্টি করে দিয়েছেন। (এই বলে) তিনি আপন শাহাদাত অঙ্গুলীর মাথা বুড়ো আঙ্গুলের গোড়ায় লাগিয়ে ছিদ্রের পরিমাণ দেখালেন।

٣١٠- عَنْ اَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيُّ عَنِ النَّبِي فَيَقُولُ اللَّهُ تَعَالَى يَا اَدَمُ فَيَقُولُ البَّهُ تَعَالَى اللَّهِ فَيَقُولُ اَخْرِجْ بَعْثَ النَّارِ قَالَ وَمَا بَعْثُ النَّارِ قَالَ مَا مَنْ كُلِّ اَلْفِ تَسْعَمَاءَة وَتَسْعِيْنَ فَعِنْدَهُ يَشْيِبُ الصَّغَيْرُ بَعْثُ النَّارِ قَالَ مَنْ كُلِّ اَلْفِ تَسْعَمَاءَة وَتَسْعِيْنَ فَعِنْدَهُ يَشْيِبُ الصَّغَيْرُ وَتَضَعُ كُلَّ ذَاتٍ حَمْلٍ حَمْلَهَا وَتَرَى النَّاسَ سَكَارَى وَمَاهُمْ بِسَكَارَى وَلَكِنَّ عَذَابَ اللهِ شَدِيدٌ قَالُوا يَارَسُولَ اللهِ وَايَّنَا ذٰلِكَ الْوَاحِدُ قَالَ اَبْشِرُوا فَانَ مَنْكُمْ رَجُلُ وَمِنْ يَلْجُوجَ وَمَا جُوجَ الْف ثُمَّ قَالَ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ إِنِّى اَرْجُو اَنْ تَكُونُوا وَانْ تَكُونُوا اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ ا

৩১০০. আবু সাঈদ খুদরী (রা) নবী (স) থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেছেন, (হাশরের দিন) আল্লাহ তাআলা ডাকবেন, হে আদম ! তিনি আরজ করবেন, আমি হাজির আছি, সৌভাগ্যবান হয়েছি এবং সব রকমের কল্যাণ আপনার হাতেই নিবদ্ধ। আল্লাহ তাআলা নির্দেশ দিবেন, জাহানামী দলকে বের কর। আদম জিজ্ঞেস করবেন, জাহানামী দলের সংখ্যা কত 🔈 আল্লাহ বলবেন, প্রতি হাজারে নয়শ' নিরানব্বই জন। সে সময় (চরম ভয়াবহ অবস্থার কারণে) শিভরা বুড়ো হয়ে যাবে। প্রত্যেক গর্ভবর্তীর গর্ভপাত হয়ে যাবে। তুমি মানুষদেরকে নেশাগ্রস্ত উন্মাদ ও মাতালের মতো দেখতে পাবে। অথচ আসলে তারা মাতাল নয়। কিন্তু আল্লাহর আযাত্তই ভয়ঙ্কর। সাহাবাগণ আর্য করলেন, হে আল্লাহর রসুল! (হাজার প্রতি মাত্র একজন জানাতী) সেই একজন আমাদের মধ্যে কে হবেন ? তিনি বললেন, তোমরা আনন্দিত হও। কেননা, তোমাদের মধ্য থেকে একজন এবং এক হাজারের বাকি (নয় শত নিরানব্বই জন) ইয়াজুজ মাজুজ হবে। তারপর তিনি বললেন. যার হাতে আমার জীবন, তাঁর কসম, আমি আশা করি, তোমরা (যারা আমার উম্মত তারা) সমস্ত জান্নাতবাসীর চার ভাগের এক ভাগ হবে। (আবু সাঈদ বলেন) আমরা (সাহাবীরা এই সুখবর ওনে) তাকবীর ধ্বনি দিয়ে উঠলাম। তিনি আবার বললেন, আমি আশা করি তোমরা সমস্ত জান্নাতবাসীদের এক-তৃতীয়াংশ হবে। (এ কথা খনে) আমরা পুনরায় তাকবীর ধ্বনি দিলাম। নবী (স) পুনরায় বলেন, আমি আশা করি, সমস্ত জানাতবাসীর তোমরাই অর্ধেক হবে। আর্মরা এবারও তাকবীর ধ্বনি দিলাম। অতপর তিনি বললেন, তোমরা তো অন্যান্য লোকদের মুকাবিলায় এমন—যেমন সাদা বলদের গায়ে কতিপয় কালো পশম কিংবা কালো বলদের গায়ে কতিপয় সাদা লোম।

আল্লাহ তাআলার বাণী ঃ انَّ ابِرَاهِيمَ لاَوَّاهِ حَلَيْكُ ইবরাহীম হৃদয়বান ও ধৈর্যলীল ছিলেন।" আবু মাইসারা বলেন, আবিসিনীয় ভাষায় দয়ালু ও দয়াবানকে اواه বলা হয়।

٣١٠١ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ عَنِ النَّبِيُّ عَنَّا انَّكُمُ مَحْشُوْرُوْنَ حُفَاةً عُرَاةً غُرُلاً ثُمَّ قَرَأً كَمَا بَدَانَا اَوَّلُ مَنْ يُكُسلَى ثُمَّ قَرَأً كَمَا بَدَانَا اَوَّلُ مَنْ يُكُسلَى يُوْمَ الْقَيَامَةِ اِبْرَاهِيْمُ وَاِنَّ اُنَاسًا مِنْ اَصْحَابِيْ يُسُوْخَذُ بِهِمْ ذَاتَ الشَّمَالِ فَاقُولُ اصْحَابِيْ يُسُوْخَذُ بِهِمْ ذَاتَ الشَّمَالِ فَاقُولُ اصْحَابِيْ الصَّابِيْ فَيُقُولُ انِّهُمْ لَمْ يَزَالوا مُرْتَدِّيْنَ عَلَى اَعْقَابِهِمْ مُنْذُ فَارَقْتَهُمْ فَاقُولُ كَمَا قَالَ الْعَبْدُ الصَّالِحُ وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيْدًا مَادُمْتُ فِيهِمْ الْي قَوْلِهِ الْحَكِيْمُ فَا لَوْلَا الْعَبْدُ الصَّالِحُ وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيْدًا مَادُمْتُ فِيهِمْ الْي قَوْلِهِ الْحَكِيْمُ .

৩১০১. ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (স) বলেছেন, নিচয় তোমাদেরকে হাশরের ময়দানে নগু পা, উলঙ্গ দেহ এবং খতনা বিহীন অবস্থায় হাযির করা হবে। অতপর তিনি (একথার প্রমাণ হিসেবে) এই আয়াতটি তেলাওয়াত করলেনঃ "আমি প্রথমে যেভাবে সৃষ্টি করেছিলাম, সেভাবেই পুনরায় সৃষ্টি করব। এটি আমার অটল ওয়াদা ( এর বাস্তবায়ন) আমার ওপর অপরিহার্য। আমি তা (পূরণ) করবই।" আর কিয়ামতের দিন সর্বপ্রথম যাঁকে কাপড় পরানো হবে তিনি হবেন ইবরাহীম (আ)। আর (সেদিন) আমার আসহাবগণের কয়েকজন লোককে পাকড়াও করে বাম দিকে (অর্থাৎ জাহান্নামের পথে) নিয়ে যাওয়া হবে। তখন আমি বলব, (এরা তো) আমার আসহাব আমার আসহাব। এ সময় আল্লাহ তাআলা বলবেন, যখন আপনি তাদের থেকে চির বিদায় নেন, তখন এরা তাদের পূর্ব ধর্ম মতে ফিরে যায়। <sup>৫</sup> তখন আমি বলব, যেমন বলেছিলেন, আল্লাহর প্রিয় নেকবানা। [ঈসা আলাইহিস সালাম] হে আল্লাহ ! আমি যতদিন তাদের মাঝে বর্তমান ছিলাম, ততদিন আমি তাদের অবস্থার পর্যবেক্ষণকারী, ছিলাম। যখন আপনি আমাকে উঠিয়ে নিলেন, তখন আপনিই ছিলেন তাদের অবস্থা প্রত্যক্ষকারী। আপনি তো সব কিছুর ওপর প্রত্যক্ষদশী। যদি আপনি তাদেরকে শান্তি দেন (তা দিতে পারেন) কেননা, এরা আপনারই গোলাম। আর যদি তাদেরকে ক্ষমা করেন্ (তাও করতে পারেন) কারণ্ আপনি মহা ক্ষমতাবান এবং মহা প্রজ্ঞার অধিকারী।

٣١.٧ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيُّ عِنَّ قَالَ يَلْقَى ابْرَاهِيْمُ أَبَاهُ أَزَرَ يَوْمَ الْقَيَامَةِ
وَعَلَى وَجَهِ اٰزَرَ قَتَرَةُ غَبْرَةً فَيَقُولُ لَهُ ابْرَاهِيْمُ اللهَ اَقُلُ لَكَ لاَ تَعْصنِي فَيَقُولُ اَبُوهُ
فَالْيَوْمَ لاَ اَعْصَيْكَ فَيَقُولُ ابْرَاهِيْمُ يَارَبِّ انَّكَ وَعَدَتَنِي آنَ لاَ تُخْسِزِيَنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ
فَالْيُومَ لاَ اَعْصَيْكَ فَيَقُولُ ابْرَاهِيْمُ يَارَبِ انَّكَ وَعَدَتَنِي آنَ لاَ تُخْسِزِيَنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ
فَاكَ خِزِي آخُرَىٰ مِنْ آبِي الْاَبْعَدِ فَيَقُولُ الله تَعَالَى إِنِيِّ حَرَّمْتُ الْجَنَّةُ عَلَى
الْكَافِرِيْنَ ثُمَّ يُقَالُ يَا ابْرَاهِيْمُ مَاتَحْتَ رِجُلَيْكَ فَيَنْظُرُ فَاذِا هُو بِذِيْحٍ مُلْتَطِحٍ فَيُوْخَذُ
بِقُوائِمِهِ فَيْلُقَى فِي النَّارِ ـ

৩১০২. আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (স) ইরশাদ করেছেন, ইবরাহীম কিয়ামতের দিন তাঁর পিতা আযরের দেখা পাবেন। তখন আযরের চেহারা কালিমাযুক্ত ও ধূলা বালি মাখা থাকবে। ইবরাহীম তাকে বলবেন, আমি কি আপনাকে (দুনিয়ায়) বলিনি বে, আমার নাফরমানী করবেন না ? তখন তাঁর পিতা বলবেন, আদ্ধ আর তোমার কথা অমান্য করব না। অতপর ইবরাহীম (আল্লাহর নিকট) ফরিয়াদ করবেন, হে প্রভু, আপনি আমার সাথে ওয়াদা করেছিলেন যে, হাশরের দিন আপনি আমাকে লচ্ছিত করবেন না। (আপনার রহমত থেকে বঞ্চিত) আমার পিতার অপমানের চাইতে অধিক অপমান আমার জন্য আদ্ধ আর কি হতে পারে ? আল্লাহ তখন বলবেন, আমি চিরতরে কাফেরদের জন্য জান্লাত হারাম করে দিয়েছি। পুনরায় বলা হবে, হে ইবরাহীম। তোমার পদতলে কি ?

৫. এখানে রসূল (স)-এর কোন বিখ্যাত বা পরিচিত সাহাবী উচ্ছেল্য নয়। বরং সে যুগের গ্রামীণ আরবের কিছু লোক, যারা রসূপের ইন্তিকালের পর মুরতাদ হয়ে গিয়েছিল, তাদের দিকেই এখানে ইন্সিত করা হয়েছে।

তখন তিনি নীচের দিকে তাকাবেন, হঠাৎ দেখতে পাবেন, সেখানে (তাঁর পিতার স্থানে) সর্বপরীরে ঘৃণ্য রক্তমাখা একটি মুর্দার খোর জানোয়ার পড়ে রয়েছে। তার চার পা বেঁধে জাহানুমে ছুড়ে মারা হবে।৬

٣١٠٣ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ قَالَ دَخَلَ النَّبِيُّ ﷺ الْبَيْتَ وَجَدَ فِيْهِ صَوْرَةَ ابْرَاهِيْمَ وَصَوْرَةَ مَرْيَمَ فَقَالَ آمَا لَهُمْ فَقَدْ سَمِعُوْا اَنَّ الْلَائِكَةَ لاَ تَدُخُلُ بَيْتًا فِيْهِ صَوْرَة هَٰذَا اِبْرَاهِيْمُ مُصَوَّرٌ لَهُ يَسْتَقْسَمُ ـ

৩১০৩ ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী (স) কাবা ঘরে প্রবেশ করলেন এবং তাতে ইবরাহীম ও মরিয়মের ছবি দেখতে পেলেন। তখন বললেন, কুরাইশদের কি হল । অথচ তারা তো ভনতে পেয়েছে যে, যে ঘরে কোন (প্রাণীর) ছবি থাকবে, সেখানে ফেরেশতাগণ ঢুকেন না। এটি ইবরাহীমের ছবি বানান হয়েছে। তাও আবার তিনি ভাগ্যের বাণ নিক্ষেপরত অবস্থায় অথচ তিনি এর থেকে মুক্ত।

٣١٠٤ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيِّ عِيُّ لَمَّا رَالِي الصَّوْرَ فِي الْبَيْتِ لَمْ يَدْخُلُ حَتَّى أَمَرَ بِهَا فَمُحِيَثُ وَرَالِي ابْرَاهِيْمَ وَاشِمَعَيْلَ عَلَيْهِمَا السَّلَامُ بِايَدِيْهِمَا الْاَزْلاَمُ فَتَلًّ عَلَيْهِمَا اللهَّلاَمُ بِايَدِيْهِمَا الْاَزْلاَمُ فَقَالَ قَاتَلَهُمُ اللَّهُ وَاللهِ إِنِ اسْتَقْسَمَا بِالْاَزْلاَمِ قَطَّ ـ

৩১০৪. ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। যখন নবী (স) কাবা ঘরে ছবিসমূহ দেখতে পেলেন, তখন যে পর্যন্ত তাঁর নির্দেশে তা মিটিয়ে ফেলা না হল, সে পর্যন্ত তিনি তাতে ঢুকলেন না। তিনি দেখতে পেলেন, ইবরাহীম ও ইসমাঈলের হাতে ভাগ্য নির্ধারণের তীর। অতপর নবী (স) ইরশাদ করলেন, কুরাইশদের ওপর আল্লাহ লানত করুন। আল্লাহর কসম। তারা দু'জন কখনো ভাগ্য নির্ধারণের তীর নিক্ষেপ করেননি। ব

م ١٠ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَيْلَ يَارَسُوْلَ اللهِ مَنْ آكْرَمُ النَّاسِ قَالَ آتْقَاهُمْ فَقَالُوا لَيْسَ عَنْ هُذَا نَسَالُكَ قَالَ فَيُوسَفُ نَبِيَّ اللهِ إِبْنُ نَبِيَّ اللهِ إَبْنِ نَبِيَّ اللهِ إَبْنِ نَبِيَّ اللهِ إَبْنُ نَبِيَّ اللهِ إَبْنِ نَبِيَّ اللهِ إَبْنِ خَلِيلٌ اللهِ قَالُوا لَيْسَ عَنْ هُذَا نَسَالُكَ قَالَ فَمَنْ مَعَادِنِ الْعَرَبِ تَسْأَلُونَ فَيْلُ مُعَادِنِ الْعَرَبِ تَسْأَلُونَ خَيَارُهُمْ فِي الْإِسْلاَمِ إِذَا فَقِهُوا ـ خَيَارُهُمْ فِي الْإِسْلاَمِ إِذَا فَقِهُوا ـ

৩১০৫. আবু হুরাইরা (রা) থেকে বার্ণত। তিনি বলেন, [একদা রস্ণুল্লাহ (স)-কে] জিজেন করা হল, হে আল্লাহর রস্ণ । মানুষের মধ্যে সব চেয়ে সম্মানিত ব্যক্তি কে । তিনি জবাব দিলেন, যে সবচেয়ে বেশী মুস্তাকি। লোকেরা বলল, আমরা তো এ ব্যাপারে আপনাকে প্রশ্ন করিনি। তিনি বললেন, তাহলে (সর্বাধিক সম্মানিত ব্যক্তি) আল্লাহর নবী

৬, এভাবে আবরের আকৃতির বিবর্তন শ্বটিয়ে দোবখে নির্কণ করা হবে এবং ইবরাহীম (আ)-কে অপমান হতে বাঁচান হবে।

৭. আরবের রীতি ছিল, কেউ কোন কাজে বা সকরে বের হলে লে তীর ছারা কাজের ওতাওও নির্ণন্ন করত। এসব তীরে ওভ বা অওও সূচক কথা লেখা থাকত। এটা ইসলামে হারাম করে দেয়া হরেছে।

ইউসুফ ইবনে আল্লাহর নবী (ইয়াকুব) ইবনে আল্লাহর নবী (ইসহাক) ইবনে আল্লাহর নবী (ইবরাহীম) খলীলুল্লাহ। তারা বলল, আমরা এ ব্যাপারে আপনাকে প্রশু করিনি। তখন তিনি বললেন, তাহলে কি তোমরা আরবের গোত্র ও গোষ্ঠীসমূহ সম্বন্ধ জিজ্ঞেস করছ ? জাহেলিয়াতের (প্রাক ইসলামের) যুগে তাদের মধ্যে যিনি সর্বেত্তিম ব্যক্তি ছিলেন, ইসলামেও তিনিই সর্বেত্তিম। তবে শর্ত হল যখন তিনি ইসলামী জ্ঞান অর্জন করেন।

٣١٠٦ - عَنْ سَمُرَةُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ اَتَانِي اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهُ الْتَيَانِ فَاتَيْنَا عَلَى رَجُلٍ طَوْيُلُ لِلاَ أَكَادُ اَرْى رَاْسَهُ طُولاً وَإِنَّهُ إِبْرَاهِيْمُ عَلَيْهِ السَّلَامُ ـ

৩১০৬. সামুরাহ (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রস্লুল্লাহ (স) বলেছেন, আজ রাতে (স্বপ্নে) আমার কাছে দু'জন লোক আসলেন। তখন (এ দু'জনসহ) আমরা এক দীর্ঘদেহী ব্যক্তির নিকট গেলাম। খুব লম্বা হওয়ার কারণে আমি তাঁর মাথা দেখতে পারছিলাম না। আসলে তিনি ছিলেন ইবরাহীম (আ)।

٣١.٧ عَنْ مُجَاهِدِ إِنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسٍ وَذَكَرُوا لَهُ الدَّجَّالَ بَيْنَ عَيْنَيْهِ مَكْتُرُبُّ كَافِرَ اوْ لَهُ الدَّجَّالَ بَيْنَ عَيْنَيْهِ مَكْتُرُبُّ كَافِرً اوْ لَهُ الدَّجَّالَ اللهِ عَنَاحِيكُمُ لَا أَوْلَ لَهُ الْمُلْوَا اللهِ صَاحِيكُمُ وَلَكَنَّهُ قَالَ آمَّا ابْرَاهِيْمُ فَانْظُرُوا اللهِ صَاحِيكُمُ وَالْمَا مُوسَلَى فَجَعْدٌ ادَمُ عَلَى جَمَلٍ آخَمَرَ مَخْطُومٌ بِخُلْبَةٍ كَانِّى انْظُرُ الِيْهِ الْحَدَّرَ فَي الْوَادِي يُكَبِّرُ .

৩১০৭. মুজাহিদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, তিনি আব্বাসের কাছে শুনেছেন, তাঁর সামনে লাকেরা দাজ্জাল সম্পর্কে উল্লেখ করছিল যে, তার দু চোখের মাঝখানে (কপালে) কাফের কিংবা কাফ্, ফা, রা লিখিত রয়েছে। ইবনে আব্বাস বললেন, আমি তা [নবী (স) থেকে] শুনিনি। বরং আমি এটি শুনেছি যে, নবী (স) বলেছেন, যদি তোমরা ইবরাহীম (আ)-কে দেখতে চাও, তাহলৈ তোমাদের সাথী [আমি মুহাম্মাদ (স)-কে] দেখ। (বাকি) রইলেন মূসা (আ)। অতপর তিনি হলেন ঘন চুলের অধিকারী তামাটে রং বিশিষ্ট, একটি লাল উটের ওপর উপবিষ্ট, যার নাকের রজ্জু হল খেজুর গাছের ছালের তৈরী। আমি যেন তাঁকে দেখতে পাছি তিনি উপত্যকায় অবতরণ করছেন, তাকবীর ধ্বনি দিছেন।

٣١٠٨ - عَنْ اَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ اِخْتَتَنَ ابْرَاهِيْمُ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَهُوَ ابْنُ تُمَانِيْنَ سَنَةً بِالْقُدُومَ ـ

৩১০৮. আবু হুরাইরা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রস্লুল্লাহ (স) ইরশাদ করেছেন, নবী ইবরাহীম (আ) স্বয়ং নিজ হাতে কুঠার জাতীয় অন্ত্র (যেমন বাইস) দ্বারা নিজের খাতনা করেছিলেন এবং তখন তাঁর বয়স ছিল আশি বছর।

٣١٠٩ عَنْ اَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَىٰ لِكَذِبُ ابْرَاهِيْمُ الاَّ ثَلاَثًا \_ وَعَنْ اَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ لَمْ يَكُذِبُ إِبْرَاهِيْمُ عَلَيْهِ السَّلَامُ الاَّ تَلْاَتُ كَذَابَاتٍ ثِثْنَتْيْنِ مِنْهُنَّ وَعَنْ اَبِي هُرَيْرَةً قَالَ لَمْ يَكُذِبُ إِبْرَاهِيْمُ عَلَيْهِ السَّلَامُ الاَّ تَلاَتُ كَذَابَاتٍ ثِثْنَتْيْنِ مِنْهُنَّ

৩১০৯. আবু হুরাইরা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রস্লুল্লাহ (স) বলেছেন, ইবরাহীম (আ) কখনও মিথ্যা বলেননি : তবে তিনবার । (অন্য বর্ণনায় আছে) আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, ইবরাহীম (আ) তিনবার মাত্র মিথ্যা বলেছেন। এর মধ্যে দু'বার ছিল আল্লাহর অস্তিত্বের ব্যাপারে। যেমন তিনি বলেছিলেন, 'আমি পীড়িত' এবং তার অপর কথাটি ছিল "বরং তাদের এই বড় মূর্তিটিই তো করেছে।" বর্ণনাকারী বলেন. একদা ইবরাহীম (আ) ও (তাঁর পত্নী) সারা এক জালিম শাসনকর্তার এলাকায় (মিসরে) এসে পৌছলেন। শাসনকর্তাকে খবর দেয়া হল যে, এই এলাকায় একজন বিদেশী লোক এসেছে। তার সাথে আছে সন্দরী শ্রেষ্ঠা এক রমণী। রাজা তখন ইবরাহীম (আ)-এর কাছে লোক পাঠিয়ে তাঁকে ডেকে আনলেন। সে তাঁকে রমণীটি সম্পর্কে জিজ্ঞেস করল ঃ এই রমণীটি কে ? ইবরাহীম (আ) জবাব দিলেন, আমার বোন। অতপর তিনি সারার কাছে আসলেন এবং বললেন, হে সারা, আমি এবং তুমি ছাড়া জমীনের ওপর আর কোন মুমিন নেই। এই লোকটি আমাকে (তোমার সম্বন্ধে) জিজ্ঞেস করেছিল। আমি তাকে বলেছি যে, তুমি আমার বোন। সূতরাং আমাকে মিথ্যা প্রতিপন্ন কর না। তারপর রাজা সারার নিকট (তাঁকে আনার জন্য) লোক পাঠাল। সারা যথন রাজ প্রাসাদে প্রবেশ করলেন এবং রাজা তাঁর দিকে হাত বাড়ালো তখনই সে (আল্লাহর গযবে) পাকড়াও হল। জালিম (অবস্থা বেগতিক দেখে সারাকে) বলল, আমার জন্য আল্লাহর কাছে দোয়া কর : আমি তোমাকে কোন কষ্ট দেব না। তখন সারা আল্লাহর কাছে (তার জন্য) দোয়া করলেন। ফলে সে মুক্তি পেয়ে গেল। জালিম আবার তাঁর দিকে হাত বাড়াল। তখনই পূর্বের অনুরূপ কিংবা আরো ভয়ঙ্কর গযবে পতিত হল। এবারও বলল, আমার জন্য আল্লাহর কাছে দোয়া কর। আমি তোমার কোন ক্ষতি করব না। আবারও তিনি দোআ করলেন এবং সে মক্তি পেয়ে গেল। অতপর রাজা তার কোন একজন দারওয়ানকে ডাকল এবং বলল তোমরা

আমার কাছে কোন মানুষকে আননি। এনেছ একজন শয়তানকে। পরে রাজা সারার বেদমতের জন্য 'হাজেরা' (নামে এক রমণী)-কে দান করল। অতপর সারা ইবরাহীম (আ)-এর কাছে এসে গেল। তখন তিনি দাঁড়িয়ে নামায পড়ছিলেন। (নামাযের অবস্থায়) হাতের ইশরায় সারাকে জিজ্ঞেস করলেন, কি ঘটল ? সারা বলল, আল্লাহ জালিম কাফেরের চক্রান্ত তারই বক্ষে উল্টো নিক্ষেপ করেছেন অর্থাৎ নস্যাৎ করে দিয়েছেন। আর রাজা 'হাজেরা'কে আমার খেদমতের জন্য দান করেছে।

আবু হুরাইরা (রা) (হাদীস বর্ণনান্তে) বললেন, হে আকাশের পানির সন্তান—অর্থাৎ হে আরববাসীগণ ! এ 'হাজেরা'ই তোমাদের আদি মাতা।

৩১১০. উম্মে শারীক (রা) থেকে বর্ণিত। রস্লুল্লাহ (স) গিরগিটী (রক্তচোষা ও কাঁকলাশও বলা হয়) মারার নির্দেশ দিয়েছেন এবং তিনি বলেছেন, যে অগ্নিকুন্ডে ইবরাহীম (আ) নিক্ষিপ্ত হয়েছিলেন, তাতে (আগুনকে আরও প্রজ্জ্বলিত করার উদ্দেশ্যে) গিরগিটী ফুঁদিয়েছিল।

٣١١١ - عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ لَمَّا نَزَلَتٍ الَّذِيْنَ اَمَنُوا وَلَمْ يَلْسِنُوا اَيْمَانَهُمْ بِظُلُمٍ قَلْنَا يَا رَسُولَ اللهِ اَيُّنَا لَا يَظْلِمُ نَفْسَهُ قَالَ لَيْسَ كَمَا تَقُولُونَ لَمْ يَلْسِنُوا اِيْمَانَهُمْ بِظُلُم بِشَرِك إِللهِ اَيُّنَا لَا يَظْلُمُ نَفْسَهُ قَالَ لَيْسَ كَمَا تَقُولُونَ لَمْ يَلْسِنُوا اِيْمَانَهُمْ بِظُلُم بِشَرِك إِللهِ إِنَّ الشِّسَرَكَ بِطُلُم بِشُرِك إِللهِ إِنَّ الشِّسَرَكَ لَا تُشْرِك بِاللهِ إِنَّ الشِّسَرَكِ لَا تُشْرِك بِاللهِ إِنَّ الشِّسَرَكَ لَا تُشْرِك بِاللهِ إِنَّ الشِّسَرَك لَا تُشْرِك بِاللهِ إِنَّ الشِّسَرَك لِللهِ اللهِ إِنَّ الشِّسَرَك لِللهِ إِنَّ الشِّسَرِك لِللهِ إِنَّ الشِّسَرِك لِللهِ إِنْ الشِّسَرِك اللهِ إِنْ الشِّسَرِك اللهِ اللّهِ اللهِ الله

৩১১১. আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, যখন এ আয়াতটি (যার অনুবাদ এই) "যারা ঈমান এনেছে এবং তারা তাদের ঈমানকে জুলুমের সাথে মিশিয়ে ফেলেনি অর্থাৎ কুফরী করেনি," নাযিল হল, তখন আমরা বললাম, হে আল্লাহর রসূল ! আমাদের মধ্যে এমন কে আছে, যে নিজের ওপর জুলুম করেনি ? তিনি বললেন, তোমরা যেরপে বলছ, ব্যাপারটি তা নয়। বরং এ জুলুম-এর অর্থ-শিরক। তোমরা কি লোকমানের কথা ভননি ? তিনি তার ছেলেকে বলেছিলেন, "হে আমার পুত্র ! আল্লাহর সাথে কোনরূপ শির্ক করো না। নিক্রেই শিরক এক বিরাট জুলুম।"

## **১১-অনুচ্ছেদ ঃ দ্রুত চলার বর্ণনা**।

٣١١٧ – عَنْ آبِيْ هُرِيْرَةَ قَالَ أُتِيَ النَّبِيُّ النَّبِيُّ اللَّهُ يَجْمَعُ لِلَّهُمِ فَقَالَ انَّ اللَّهُ يَجْمَعُ يَوْمًا بِلَحْمِ فَقَالَ انَّ اللَّهُ يَجْمَعُ يَوْمَ الْقَيَامَةِ الْاَعْنِيْ وَالْحِدِ فَيُسْمِعُهُمُ الدَّاعِيْ وَيَنْفَدُهُمُ الْبَصِرَ وَاحِدٍ فَيُسْمِعُهُمُ الدَّاعِيْ وَيَنْفَدُهُمُ الْبَصِرَ وَتَدْنُوْ الشَّمَسُ مِنْهُم فَذَكَرَ حَدِيْثَ الشَّفَاعَةِ فَيَأْتُونَ ابْرَاهِيْمَ فَيَقُولُونَ اَنْتَ نَبِيَّ اللَّهُ

وَخَلِيْلُهُ مِنَ الْأَرْضِ اشْفَعْ لَنَا الِي رَبِكَ فَيَقُولُ فَذَكَرَ كَذَبَاتِهِ نَفْسِي نَفْسِي اِذْهَبُواُ الى مُوْسَلَى \* تَابِعَهُ اَنَسٌ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ ۔

৩১১২. আবু হুরাইরা (রা) বর্ণনা করেন, একদিন নবী (স)-এর সামনে গোশত পেশ করা হল, তখন তিনি বললেন ঃ নিশ্চয় আল্লাহ কিয়ামতের দিন পূর্ববর্তী ও পরবর্তী সকলকে এক সমতল ময়দানে জমায়েত করবেন। আহবানকারী তাদের সকলকে (তার ডাক) শোনাতে পারবে এবং দর্শকের দৃষ্টিও সকলের ওপর পড়বে এবং সূর্য তাদের অতি নিকটে এসে যাবে। অতপর তিনি শাফায়াতের হাদীসটি বর্ণনা করলেন যে, পরিশেষে সমস্ত মানুষ (হাশরের ময়দানে) ইবরাহীম (আ)-এর নিকট আসবে এবং বলবে, দুনিয়ায় আপনি আল্লাহর নবী ও তাঁর খলীফা (দোস্ত) ছিলেন। আপনি আমাদের জন্য আপনার প্রভূর কাছে শাফায়াত করুন। তখন তিনি তাঁর মিধ্যা কথাগুলো উল্লেখ করে বলবেন, নাফসী! নাফসী! তোমরা মুসার কাছে যাও।

অনুরূপ হাদীস আনাসও নবী (স) থেকে বর্ণনা করেছেন :

٣١١٣ - عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ يَرْحَمُ اللَّهُ أُمَّ السَّمَعْلِلَ لَوْلاَ اَنَّهَا عَجَلَتْ لَكَانَ زَمْزَمُ عَيْنًا مَعْلِنَا ـ

৩১১৩ ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (স) বলেছেন, ইসমাঈলের মা (হাজেরা)-এর ওপর আল্লাহ রহম করুন। যদি তিনি তাড়াতাড়ি না করতেন, তাহলে যমযম অবশ্যই (কৃপ না হয়ে) প্রবহমান ঝর্ণায় পরিণত হত।

٣١١٤ - عَنِ ابْنُ عَبَّاسِ قَالَ اَوَّلَ مَا اَتَّخَذَ النِّسَاءِ الْمَنْطَقَ مِنْ قَبْلِ اَمِّ اِسْمَعْيِلَ اتَّخَذَ النِّسَاءِ الْمَنْطَقَّا لَتُعَفِّى اَثْرَهَا عَلَى سَارَةَ ثُمَّ جَاءَ بِهَا الْبَرَاهْيِمُ وَبِإَبْنَهَا السَّمَعْيِلَ وَهِيَ تُرْضَعُهُ حَتَّى وَضَعَهُمَا عَنْدَ الْبَيْتِ عِنْدَ دَوْحَةٍ فَوْقَ زَمْزَمَ فِي اَعْلَى الْمَسْجِدِ وَلَيْسَ

৮. হালরের ময়দানের সেই ভয়য়র অবস্থা এবং আল্লাহ তাআলার গযব ও ক্রোধ দেখে সব নবীই ইয়া নাফসী, ইয়া নাফসী করবেন। ইবরাহীম (আ) যে তিনটি ছার্ববোধক কথা ব্যবহার করেছেন, যা প্রকাশ্যে মিখ্যা হলেও প্রকৃত অর্ধে তা সত্য ছিল, কিন্তু তবুও এজন্য তিনি কোন অসুবিধায় পড়েন কি না, সেই চিন্তায় অস্থির থাকবেন। একটু বিশ্লেষণ করলেই এর সত্যতা প্রমাণিত হবে। কারণ তিনি বলেছিলেন, আমি পীড়িত। অর্থাৎ ডোমাদের লিরক ও কুফরী আমাকে মানসিকভাবে পীড়িত করেছে। কাজেই তোমাদের ঐ লিরকের মেলায় সামি যেতে পারছি না। ছিতীয়ত তিনি বলেছিলেন, ঐ বড় মৃর্ডিটিকে জিক্রেস করো, সেই এই কাজ করেছে। তর্থাৎ আন্তর্মের ব্যাপার, তোমরা আমাকে জিজ্রেস করতে এসেছো। অথচ এই মৃর্ডিগুলোকে আল্লাহ বলে পূজা করো। এদের অসীম ক্রমতা আছে বলে মনে করো। কিন্তু এরা নিজেদেরকেই রক্ষা করতে পারে না এবং তাদেরকে কে ভেঙ্গেছে তা বলতে পারে না। কাফেরদেরকে এ সত্য উপলব্ধি করাবার জন্য যে এরা আল্লাহ নয় তিনি মিখ্যার আবরণে ঢেকে এ সত্য কথাটি বলেছিলেন। তৃতীয়ত তিনি সারাকে নিজের বোন বলেছিলেন। আসলে সকল মৃ'মিন পরশার ভাইবোন। কুরআনেই একথা বলা হয়েছে। এদিক দিয়ে বিপদ এড়াবার জন্য তিনি কথাটি এতাবে বলেছিলেন। তাহাড়া এইছ এতিহাসিক সত্য যে, হযরত সারা ছিলেন হযরত ইবরাইীমের চাচাত বোন। এতাবে এ তিনটি হথা মুন্তুর্ভ সত্য।—সম্পাদক

بِمَكَّةً يَوْمَنْدِ آحَدٌ وَلَيْسَ بِهَا مَاءٌ فَوَضَعَهُمَا هُنَالِكَ وَوَضَعَ عَنْدَهُمَا جِرَابًا فيه تَمْرٌ وَسَقَاءَ فَيْهِ مَاءً ثُمَّ قَفِّي ابْرَاهِيْمُ مُنْطَلَقًا ۖ فَتَبِعَتُهُ أُمُّ اسْمَعَيْلَ فَقَالَتْ يَا ابْرَاهِيْمُ إِيْنَ تَذْهَبُ وَبَتَرُكُنَا بِهٰذَا الْوَادِي الَّذِيْ لَيْسَ فَيْهِ انْسٌ وَلاَ شَنَّء فَقَالَت لَهُ ذَٰلِكَ مِرَارٌ وَجَعَلَ لاَ يَلْتَغِتُ الْيَهَا فَقَالَتَ لَهُ اللَّهُ الَّذِي آمَرَكَ بِهٰذَا قَالَ نَعَمْ قَالَتُ اذَنَّ لاَ يُضِيِّعُنَا ثُمَّ رَجَعَتُ فَانْطَلَقَ إِبْرَاهِيْمُ حَتَّى إِذَا كَانَ عِنْدَ الثَّنِيَّةِ حَيْثُ لاَ يَرَوْنَهُ اِسْتَقْبَلَ بِيَجْهِهِ الْبَيْتَ ثُمَّ دَعَا بِهٰؤُلاَءِ الْكَلِمَاتِ وَرَفَعَ يَدَيْهِ فَقَالَ رَبَّ إِنِّي اَسْنَكْتُ مِنْ ذُرِّيتِي بِوَاد غَيْرِ ذِيْ زَرْعٍ حَتَّى بَلَغَ يَشْكُرُوْنَ وَجَعَلَتْ أُمُّ اسْمَعْيلَ تُرْضِعُ إِسْمَعِيلَ فَتَشْرَبُ مِنْ ذَٰلِكَ الْمَاءِ حَتَّى إِذَا نَفِدَ مَافِي السَّقَاءِ عَطِشَتَ وَعَطشَ أُبنُهَا وَجَعَلَتْ تَنْظُرُ إِلَيْهِ يَتَلَوَّى أَوْ قَالَ يَتَلَبَّطُ فَاَنْطَلَقَتْ كَرَاهِيَةَ أَنْ تَنْظُرَ إِلَيْهِ فَوَجَدَتِ الصَّفَا اَقْرَبَ جَبَلِ فِي الْأَرْضِ يَلِيْهَا فَقَامَتْ عَلَيْهِ ثُمَّ اسْتَقْبَلَتْ الْوَادِيُ تَنْظُرُ هَلَ تَرِي اَحَدًا فَلَمْ تَرَ اَحَدًا فَهَبَطَتْ مِنَ الصَّفَا حَتَّى إِذَا بِلَغَتْ الْوَادِيّ رَفَعَتْ طَرَفَ درْعهَا ثُمُّ سَعَتْ سَعَى الْانسَانِ ٱلمَجْهُود حَتَّى جَاوَزَت الْوَادِي ثُمَّ اتَّت الَّرْوَةُ فَقَامَتِ عَلَيْهَا وَنَظَرَتْ هَلْ تَرِى احَدًا فَلَم تَرَ احدًا فَفَعَلَتْ ذْلكَ سَبِعَ مَرَّاتٍ -

قَالَ ابْنُ عَبَّاسِ قَالَ النَّبِتُ عَهُ فَذَٰلِكَ سَعْىُ النَّاسِ بَيْنَهُمَا فَلَمَّا اَشْرَفَتُ عَلَى الْلَرْوَةِ سَمِعَتْ صَنُوتًا فَقَالَتْ صَه تُرِيدُ نَفْسَهَا ثُمَّ تَسَمَّعَتُ فَسَمُعَتُ اَيْضًا فَقَالَتُ عَنْدَكَ غُواكُ فَاذَا هِيَ بِالْلَكِ عِنْدَ مَوْضِعِ زَمْسَرُمَ فَقَالَتُ قَدْ اللّهِ عِنْدَ مَوْضِعِ زَمْسَرُمَ فَقَالَتُ عَنْدَكَ غُواكُ فَاذَا هِيَ بِالْلَكِ عِنْدَ مَوْضِعِ زَمْسَرُمَ فَقَالَتُ عَنْدَكَ غُواكُ فَاذَا هِي بِاللّهِ عِنْدَ مَوْضِعِ زَمْسَرُمَ فَتَقُولُ بِيدِهَا فَبَحَثُ بِعِقِبِهِ إِنْ قَالَ بِجَنَاحِهِ حَتَّى ظَهَرَ الْمَاءُ فَجَعَلَتُ تُحَوِضُهُ وَتَقُولُ بِيدِهَا هَكَذَا وَجَعَلَتُ تُحْرِضُهُ وَتَقُولُ بِيدِهَا هَكَذَا وَجَعَلَتُ تُحْرِضُهُ وَتَقُولُ بِيدِهَا هَا مَعْدَا وَجَعَلَتُ تُحْرِضُهُ وَتَقُولُ بِيدِهَا هَا وَهُو يَغُولُ بَعْدَ مَا تَعْرَفُ مِنَ الْمَاءُ فِي سَقَائِهَا وَهُو يَغُولُ بَعْدَ مَا تَعْرَفُ مِنَ الْمَاءُ فَي سَقَائِهَا وَهُو يَغُولُ بَعْدَ مَا تَعْرَفُ مِنَ الْمَاءُ فَي سَقَائِهَا وَهُو يَغُولُ بَعْدَ مَا تَعْرَفُ مِنَ الْمَاءُ فَي سَقَائِها وَهُو يَغُولُونُ بَعْدَ مَا تَعْرَفُ مِنْ الْمَاءُ فَي اللّهُ مِنْ الْمُعَالَةُ الْمَاءُ فَا لَا لَهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ الْمَاءُ فَي مُعَلّقُ مُنَا تَعْرَفُ مِنْ الْمَاءُ فَي عَلَيْهُ الْمُؤْلُ الْمَاءُ فَلَا لَا الْمَاءُ فَي مُعَلّقُ الْمُؤْلُولُ الْمُعْرِقُولُ اللّهُ الْمُؤْلُولُ الْمَاءُ فَي مُعَلّقُ الْمُعْرَالُولَ الْمُلْلِكِ عَلْمُ الْمُؤْلِلُ الْمُعْمَلِيْلُولُ الْمُعْلِقُ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِلُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُؤْلِلُولُ الْمُعْلَى الْمُؤْلِقُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُؤْلِلُ الْمُؤْلِ الْمُعْلَى الْمُؤْلِ الْمُؤْلِلُ الْمُؤْلِلِي الْمُعْلِيْلُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلِلُ الْمُؤْلِلُ الْمُؤْلِلُ الْمُؤْلِلُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلِلُ الْمُؤْلِلُ الْمُعْلِقُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِلُ الْمُؤْلِلُ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِلُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِلُولُ الْمُؤْلِلُ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِلُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلِلُ الْمُؤْلِلِ الْمُؤْلِلُ الْمُؤْلِلِي الْمُؤْلِلُ الْمُؤْلِلُ الْمُؤْلِلُ الْمُؤْلِلُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِلِ الْمُؤْلِلُ الْمُؤْلِلُ الْمُؤْلِلُ الْمُؤْلِلُ الْمُؤْلِلُ الْمُؤْ

قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ قَالَ النَّبِيُّ عَنَى يَرْحَمُ اللَّهُ أُمُّ اِسْمَعِيْلَ لَوْ تَرَكَتُ زَمْزَمُ اللَّهُ أُمُّ اِسْمَعِيْلَ لَوْ تَرَكَتُ زَمْزَمُ عَيْنَا مَعِيْنًا قَالَ فَشَرِبَتُ وَأَرْضَعَتُ وَلَا قَالَ لَوْ لَمُ تَغْرِفُ مِنَ الْنَاءِ لَكَانَتُ زَمْزَمُ عَيْنَا مَعِيْنًا قَالَ فَشَرِبَتُ وَأَرْضَعَتُ وَلَا الْعُلاَمُ وَلَدَهَا فَقَالَ لَهَا ٱللَّهُ يَبنِي هذَا الغُلاَمُ وَلَدَهَا فَقَالَ لَهَا ٱللَّهُ لاَ تَخَافُوا الضَيْعَةَ فَانَ هَاهُنَا بَيْتَ اللَّهِ يَبنِي هذَا الغُلاَمُ وَلَا الْعُلاَمُ وَلَا الْعُلاَمُ وَكَانَ الْبَيْتُ مُرْتَفِعًا مِنَ الْاَرْضِ كَالرَّابِيَةِ تَاتِيهِ وَابْدُوهُ وَانَّ اللَّهَ لاَ يُضِيْعُ آهَلَهُ وَكَانَ الْبَيْتُ مُرْتَفِعًا مِنَ الْاَرْضِ كَالرَّابِيَةِ تَاتِيهِ

السُّيْسُولُ فَتَاخُذُ عَنْ يَمينه وَشَمَاله فَكَانَتْ كَذَٰلكَ حَتَّى مَرَّتْ بِهِمْ رُفْقَةْ مِسْنَ جُسْرَهُمْ أَنْ أَهُلُ بَيْتِ مِنْ جُرْهُمْ مُقَبِلِينَ مِنْ طَرِيقٍ كَدَاءٍ فَنَزَالُوا فَي ٱسْفَلِ مَكَّةً فَرَاوْا طَائِرًا عَائِفًا فَقَالُوا إِنَّ هٰذَا الطَّائِرَ لَيَدُورُ عَلَى مَاءٍ لَعَهْدُنَّا بِهٰذَا الوادِي وَمَا فِيْهِ مَاءَ فَارْسَلُوا جَرِيًّا أَوْ جَرِيَّيْنِ فَإِذَا هُمْ بِالْمَاءِ فَرَجَعُوا فَاخْبَروهُ مُ بِالْمَاءِ فَأَقْبِلُوا قَالَ وَأُمُّ اِسْمَعْيِلَ عِنْدَ الْمَاء فَقَالُوا اتَّادُنْيْنَ لَنَا اَنْ تَنْزِلَ عنْدَك فَقَالَتْ نَعَمْ وَلَكِنْ لاَ حَقَّ لَكُمْ فِي الْمَاءِ قَالُوا نَعَمْ قَالَ اِبْنُ عَبَّاسٍ قَالَ النَّبِيُّ عَلَّى فَأَلْفَى ذَٰلِكَ أُمُّ السَمَعِيْلَ وَهِيَ تُحِبُّ الْإِنْسَ فَنَزَّلُوا وَارْسَلُوا الِّي اَهْلِيْهِمْ فَنَزَّلُوا مَعَهُمْ حَتَّى إِذَا كَأَنَ بِهَا آهُلُ ٱبْيَاتِ مِنْهُمْ وَشَبُّ الْغُلاَّمُ وَتَعَلَّمَ الْعَرَبِيَّةَ منهُمْ وَٱنْفَسَهُمْ وَٱعْجَبَهُمْ حِيْنَ شَبُّ فَلَمَّا ٱنْرَكَ زَوَّجُوهُ إِمْرَاةً مِنْهُمْ وَمَاتَتُ أُمَّ اِسْمُعيْلَ فَجَاءَ اِبْرَاهِيْمُ بَعْدَ مَا تَزَوَّجَ اِسْمَعْيْلُ يُطَالِعُ تَركَتَهُ فَلَم يَجِدُ اسْمِعيْلَ فَسأَلَ إِمْرَاتَهُ عَنْهُ فَقَالَتْ خَرَجَ يَبْتَغِي لَنَا ثُمَّ سَأَلَهَا عَنْ عَيْشهمْ وَهَيْئَتهمْ فَقَالَتْ نَصْنُ بِشُرِّ نَحْنُ فِي ضَيْقِ وَشِيدَّةٍ فَشَكَتُ الَّذِهِ قَالَ فَاذَا جَاءَ زَوْجُكَ فَاقْرَئَى عَلَيْه السَّلاَمَ وَقَوْلِي لَهُ يُفَيِّرُ عَتَبَةً بَابِهِ فَلَمَّا جَاءَ اسْمَعِيْلُ كَانَّهُ انْسَ شَيْئًا فَقَالً هَلْ جَاعَكُمْ مِنْ اَحَدِ قَالَتْ نَعَمْ جَاعَنَا شَيْخٌ كَذَا وَكَذَا فَسَالْنَا عَنْكَ فَاخْبَرْتُهُ وَسَالَنِي كَيْفَ عَيْشُنَّا فَاخْبَرْتُهُ أَنَّا فِي جَهْدٍ وَشِدَّةٍ قَالَ فَهَلْ أَوْصَاكِ بِشَيءٍ قَالَتْ نَعَـمُ اَمْرَنِي آنْ اَقْرَا عَلَيْكَ السَّلاَمَ وَيَقُولُ غَيِّرْ عَتَبَةَ بَابِكَ قَالَ ذَاكَ أَبِيْ وَقَدُ آمَرَنِيْ أَنْ أُفَارِقَكَ الْحَقِي بِاهْلِكَ فَطَلَّقَهَا وَتَزَوَّجَ مِنْهُم أُخْرِى فَلَبِثَ عَنَّهُمْ ابْرَاهيْـمُ مَا شَاءَ اللَّهُ ثُمَّ اتَّاهُمْ بَعْدُ فَلَم يَجِدَهُ فَدَخَلَ عَلَى إِمْرَاتِه فَسَالَهَا عَنْهُ فَقَالَتْ خَرَجَ يَبْتَغِي لَنَا قَالَ كَيْفَ آنْتُمْ وَسَالَهَاعَنْ عَيْشههمْ وَهَيْئَتهم فَقَالَتْ نَحْنُ بِخَيْرٍ وَسَعَةٍ وَٱثْنَتْ عَلَى الله فَقَالَ مَاطَعَامُكُمْ قَالَت اللَّحْمُ قَالَ فَمَا شَرَابُكُمْ قَالَت الْمَاءُ قَالَ اللَّهُمَّ بَارِكَ لَهُمْ في اللَّحْم وَالْمَاء \_

قَالَ النَّبِيُّ ﷺ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ يَوْمَنْدُ حَبٌّ وَلَوْ كَانَ لَهُمْ دَعَا لَهُمْ فِيهِ قَالَ فَهُمَا لاَ يَخْلُو عَلَيْهِمَا اَحَدٌ بِغَيْرِ مَكَّةَ الاَّ لَمْ يُوْافِقَاهُ قَالَ فَاذِا جَاءَ زَوْجُكِ فَٱقْرَئْتِي

طَيْهِ السَّلَامَ وَمُرِيْهِ يُثْبِتُ عَتَبَةً بَابِهِ فَلَمَّا جَاءَ اسْمَعْيِلَ قَالَ هَلَ اتَّاكُمْ مِنْ أحَدُّ قَالَتْ نَعَمُ اتَانَا شَيْخٌ حَسنَ الْهَيّئةِ وَاثْنَتْ عَلَيْهِ فَسَالِنِي عَنْكَ فَأَخْبَرْتُـهُ فَسَأَلَنَى كَيْفَ عَيْشُنَّا فَأَخْبَرْتُهُ أَنَّا بِخَيْرِ قَالَ فَأَنْصَاكِ بِشَيْءٍ قَالَتْ نَعَمْ هُو يَقْــرَا عَلَيْكَ السَّلَامَ وَيَأْمُرُكَ أَنْ تُثْبِتَ عَتَبَةً بَابِكَ قَالَ ذَاكَ أَبِي وَأَنتِ الْعَتَبَةُ اَمَــرَنِيْ اَنْ اُمْسِكَك ثُمَّ لَبِثَ عَنْهُم مَاشَاءَ اللَّهُ ثُمَّ جَاءَ بَعْدَ ذٰلكَ وَاسْمَعْيلٌ يَبْرى نَــبُلاً لَهُ تَحْتَ نَوْحَةٍ قَرْيَبًا مِنْ زَمْزَمَ ۖ فَلَمَّا رَأَهُ قَامَ الَّذِهِ فَصَنَعَا كَمَا يَصْنَعُ الْوَالِدُ بِٱلْوَلَدِ وَالْوَلَدِ بِٱلْوَالِدِ ثُمَّ قَالَ يَا السَّمْعِيْلُ إِنَّ اللَّهُ آمَرَنِي بِآمُرِ قَالَ فَاصْنِعْ مَا اَمَرَكَ رَبُّكَ قَالَ وَتُعْيِنُنَى ؟ قَالَ وَأَعْيَنُكَ قَالَ فَانَّ اللَّهَ اَمَرَنَى اَنْ اَبْنَى هَاهُنَا بَيْتًا وَاَشْارَ الِي أَكُمَةً مُرْتَفِعَةً عَلَى مَا حَوَلَهَا قَالَ فَعِنْدَ ذَٰلِكَ رَفَعَا الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ فَجَعَلَ اِسْمُعِيلُ يَاتِي بِالْحِجَارَةِ وَالْبِرَاهِيْمُ يَبْنِي حَتَّى إِذَا إِرْتَفَعَ الْبِنَاءُ جَاءَ بِهٰذَا الْحَجَرِ فَوَضَعَهُ لَهُ فَقَامَ عَلَيْهِ وَهُو يَبْنِي وَاسْمَعِيـُلُ يُنَاوِلُهُ الْحِجَارَةَ وَهُمَا يَقُوْلَانَ رَبُّنَا تَقَبَّلُ مِنَّا انَّكَ اَنْتَ السَّمَيْعُ الْعَلَيْـمُ قَالَ فَجَعَلاَ يَبْنِيَانِ حَتَّى يَدُورَا حَوْلَ الْبَيْتِ وَهُمَا يَقُولُانِ رَبَّنَا تَقَبَّلُ مِنَّا انَّكَ أَنْتَ السَّمِيْعُ الْعَلَيْمِ ـ

৩১১৪. ইবনে আব্বাস (রা) বলেছেন, নারীজাতি সর্ব প্রথম ইসমাঈল (আ)-এর মাতা (হাজেরা) থেকেই কোমরবন্ধ বানানো শিখেছে। হাজেরা সারা থেকে আপন নিদর্শনাবলী গোপন করার উদ্দেশেই কোমরবন্ধ লাগাতেন। অতপর (উভয়ের মনোমালিন্য চরমে পৌছলে আল্লাহর আদেশে) ইবরাহীম (আ) হাজেরা ও তার শিশুপুত্র ইসমাঈলকে সাথে নিয়ে (নির্বাসন দানের জন্য) বের হলেন। পথে হাজেরা শিশুকে দুধ পান করাতেন। শেষ পর্যন্ত ইবরাহীম (আ) তাদের উভয়কে নিয়ে যেখানে খানা এ কাবা অবস্থিত সেখানে এসে উপস্থিত হলেন এবং মসজিদের উচু অংশে যমযমের উপরিস্থ এক বিরাট বৃক্ষতলে তাদেরকে রাখলেন। তখন মক্কায় না ছিল কোন জনমানব, না ছিল পানির কোনরূপ ব্যবস্থা। অতপর সেখানেই তাদেরকে রেখে গেলেন এবং একটি থলের মধ্যে কিছু খেজুর আর একটি মশকে স্বল্প পরিমাণ পানি দিয়ে গেলেন। তারপর ইবরাহীম (আ) (নিজ গৃহ অভিমুখে) ফিরে চললেন। ইসমাঈলের মাতা (হাজেরা) তার পিছু পিছু ছুটে আসলেন এবং চীৎকার করে বলতে লাগলেন, হে ইবরাহীম ! কোথায় চলে যাচ্ছ ! আর আমাদেরকে রেখে যাচ্ছ এমন এক ময়দানে, যেখানে না আছে কোন সাহায়্যকারী, না আছে (পানারারের) কোন বস্তু। তিনি বার বার একথা বলতে লাগলেন। কিন্তু ইবরাহীম (আ) সেদিকে ফিরেও তাকালেন না। তখন হাজেরা তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন, (এই নির্বাসন)-এর

আদেশ কি আপনাকে আল্লাহ দিয়েছেন। তিনি জবাব দিলেন, হাঁ। (জবাব তনে) হাজেরা বললেন, তাহলে আল্লাহ আমাদের ধবংস ও বরবাদ করবেন না। তারপর তিনি কিরে আসলেন। ইবরাহীমও (পেছনে না চেয়ে) সামনে চললেন। শেষ পর্যন্ত যখন তিনি গিরিপথের বাঁকে এসে পৌছলেন, যেখানে স্ত্রী পুত্র আর তাঁকে দেখতে পাছিল না, তখন তিনি কাবা ঘরের দিকে মুখ করে দাঁড়ালেন এবং দু'হাত তুলে এই দোয়া করলেন ঃ "হে আমাদের প্রতিপালক, তোমার পবিত্র ঘরের নিকটে এমন এক ময়দানে আমার সন্তান ও পরিজনের বসতি স্থাপন করে যাছি, যা কৃষির অনুপযোগী (এবং জনশূন্য মুরুভূমি)। হে প্রভূ ! উদ্দেশ্য এই, তারা সালাত (নামায) কায়েম করবে। অতএব তুমি লোকদের মনকে এদিকে আকৃষ্ট করে দাও এবং (হে আল্লাহ) প্রচুর ফলফলাদি দিয়ে এদের রিযিক-এর ব্যবস্থা করে দাও। যাতে করে তারা (তোমার নিয়ামতের) শোকরিয়া আদায় করতে পারে।"

অতপর ইবরাহীম (আ) চলে গেলেন। তখন ইসমাঈলের মাতা ইসমাঈলকে (নিজের বুকের) দুধ খাওয়াতেন আর নিজে ঐ মশক থেকে পানি পান করতেন। পরিশেষে মশকে যা পানি ছিল তা ফুরিয়ে গেল। তখন তিনি নিজেও তৃষ্ণার্ত হলেন এবং (এ কারণে বুকের দুধ ভকিয়ে যাওয়ায়) তাঁর শিশু পুত্রটিও পিপাসায় কাতর হয়ে পড়ল। তিনি শিশুর প্রতি দেখতে লাগলেন, (পিপাসায়) শিশুর বুক ধড়ফড় করছে কিংবা বলেছেন, সে জমিনে ছটফট করছে। শিশু পুত্রের (এই করুণ অবস্থার) দিকে তাকানো তাঁর পক্ষে অসহনীয় হয়ে উঠল। তিনি সরে পড়লেন এবং তাঁর অবস্থানের সংলগ্ন পর্বত 'সাফা'-কেই একমাত্র নিকটতম পর্বত হিসেবে পেলেন অতপর তিনি এর উপর উঠে দাঁড়ালেন, তারপর ময়দানের দিকে মুখ করলেন, এদিক সেদিক তাকিয়ে দেখলেন কাউকে দেখা যায় কি না। কিছু না কাউকে তিনি দেখলেন না। তখন দ্রুত সাফা পর্বত থেকে নেমে পড়লেন। যখন তিনি নীচু ময়দানে পৌছলেন তখন আপন কামিজের এক দিক তুলে একজন শ্রান্তক্লান্ত ব্যক্তির ন্যায় দৌড়ে চললেন। শেষে ময়দান অতিক্রম করলেন, মারওয়া পাহাড়ের নিকট এসে গেলেন এবং তার উপর উঠে দাঁড়ালেন। অতপর চারদিকে নজর করলেন, কাউকে দেখতে পান কি না। কিছু কাউকে দেখলেন না। (মানুষের বৌজে) তিনি (পাহাড়য়রের মধ্যে) অনুরূপভাবে সাতবার (দৌড়াদৌড়ি) করলেন।

ইবনে আব্বাস বর্ণনা করেন। নবী (স) বলেছেন, এ জন্যেই (হজ্জের সময়) মানুষ এই পাহাড়দ্বয়ের মধ্যে (সাতবার) সায়ী বা দৌড়াদৌড়ি করে। (এবং এটা হজ্জের একটি অঙ্গ।)

অতপর যখন তিনি (শেষবার) মারওয়া পাহাড়ের উপর উঠলেন, একটি আওয়াজ ভনলেন। তখন নিজেকেই নিজে বললেন, একটু অপেকা কর (মনোযোগ দিয়ে শোন)। তিনি (একাগ্রতার সাথে ঐ আওয়াজের দিকে) কান দিলেন। আবারও শব্দ ভনলেন। তখন বললেন, তোমার আওয়াজ তো ভনছি। যদি তোমার কাছে সাহায্যকারী কেউ থাকে তবে আমায় সাহায্য কর। অকস্মাৎ তিনি, যমযম যেখানে অবস্থিত সেখানে একজন ফেরেশতাকে দেখতে পেলেন। সেই ফেরেশতা আপন পায়ের গোড়ালি দ্বারা আঘাত

করলেন। কিংবা তিনি বলেছেন—আপন ডানা দ্বারা আদাত হানলেন। ফলে (আদ্বাতের স্থান থেকে) পানি উপছে উঠতে লাগল। হাজেরা এর চাব পাশে আপন বাঁধ দিয়ে তাকে হাউযের আকার দান করলেন এবং অঞ্জলি ভরে তাঁর মশকটিতে পানি ভরতে লাগলেন। হাজেরার অঞ্জলি ভরার পরে পানি উছলে উঠতে লাগল।

ইবনে আব্বাস বর্ণনা করেন, নবী (স) বলেছেন, আল্লাহ ইসমাঈলের মাতাকে রহম করুন—যদি তিনি যমযমকে (বাঁধ না দিয়ে ঐতাবে) ছেড়ে দিতেন, কিংবা তিনি বলেছেন, যদি তিনি অঞ্জলি ভরে ভরে পানি (মশকে) না ভরতেন, তাহলে যমযম (কুপ না হয়ে) হতো একটি প্রবহমান ঝরণা।

বর্ণনাকারী বলেন, অতপর হাজেরা পানি পান করলেন এবং শিশুপুত্রকেও দুধ পান করালেন। তখন ফেরেশতা তাঁকে বললেন, ধ্বংসের কোন আশংকা আপনি করবেন না। কেননা, এখানেই আল্লাহর ঘর রয়েছে। এই শিশু তার পিতার সাথে মিলে এটি পুনঃ নির্মাণ করবে এবং আল্লাহ তাঁর পরিজনকে কখনও ধ্বংস করেন না। ঐ সময় বায়তৃল্লাহ (আল্লাহর ঘরের পরিত্যক্ত স্থানটি) জমিন থেকে টিলার ন্যায় উঁচু ছিল। বন্যার পানি আসতো এবং তার ডান বাম থেকে ভেলে নিয়ে যেতো।

হাজেরা এভাবেই দিন যাপন করছিলেন। শেষ পর্যন্ত (ইয়ামন দেশীয়) 'জুরহুম' গোত্রের একদল লোক তাদের পাশ দিয়ে অতিক্রম করে গেল। কিংবা তিনি বলেছেন. 'জুরহুম' গোত্রের কিছু লোক 'কাদা'-র পথে (এদিকে) আসছিল। তারা মঞ্চার নীচুভূমিতে অবতরণ করন এবং দেখতে পেন কতগুলো পাখী চক্রাকারে উড়ছে। তখন তারা বনন. নিক্য় এ পাখীতলো পানির ওপরই ঘুরছে। অথচ আমরা এ ময়দানে ব**হুকাল** কাটিয়েছি। কিন্তু কোন পানি এখানে ছিল না। অতপর তারা একজন বা দু'জন লোক (সেখানে) পাঠাল। তারা গিয়েই পানি দেখতে পেল। ফিরে এসে সবাইকে পানির খবর দিল। (খবর ওনে) সবাই সেদিকে অগ্রসর হল। বর্ণনাকারী বলেছেন, ইসমাঈলের মাতা পানির কাছে বসা ছিলেন। তারা তাঁকে জিজ্ঞেস করণ, আমরা আপনার নিকটবর্তী স্থানে বসবাস করতে চাই ; আপনি আমাদেরকে অনুমতি দিবেন কি । তিনি জ্বাব দিলেন, হাঁ, তবে এ পানির ওপর তোমাদের কোন অধিকার থাকবে না। তারা হাঁ বলে সম্বতি জ্বানাল। ইবনে আব্বাস বলেন, নবী (স) ইরশাদ করেছেন ঃ এ ঘটনা ইসমাঈলের মাতার জন্য এক সুবর্ণ সুযোগ এনে দিল এবং তিনিও মানুষের সাহচর্য কামনা করেছেন। অতপর আগন্তুক দলটি সেখানে বসতি স্থাপন করল এবং পরিবার পরিজনের কাছেও খবর পাঠাল। তারাও এসে এদের সাথে বসবাস করতে লাগল। শেষ পর্যন্ত সেখানে তাদের কয়েকটি খান্দান জন্ম নিল। ইসমাঈলও (আন্তে আন্তে) বড় হলেন। তাদের থেকে (তাদের ভাষা) আরবী শিখলেন। যোয়ান হলে তিনি তাদের অধিক আগ্রহের বস্তু ও প্রিয়পাত্র হয়ে উঠলেন। যখন তিনি বৌৰনপ্রাপ্ত হলেন, তখন তারা তাদেরই এক মেয়েকে তার সঙ্গে বিয়ে দিল। বিয়ের পর ইসমাঈলের মাতা (হাজেরা) ইন্তিকাল করলেন।

ইসমাইলের বিয়ের পর ইবরাহীম (আ) তাঁর পরিত্যক্ত পরিজনকে দেখার জন্য এখানে আসলেন। কিন্তু (এসে) ইসমাইলকে পেলেন না। পরে তাঁর স্ত্রীর নিকট তাঁর সম্বন্ধে জিজ্ঞেস করলেন। ব্রী বলল, তিনি আমাদের রিথিকের সন্ধানে বেরিয়ে গেছেন। পুনরায় তিনি পুত্রবধুকে তাদের জীবনযাত্রা ও অবস্থা সম্বন্ধে প্রশু করলেন। বধু বলল, আমরা অতিশয় দ্রবস্থা, টানাটানি এবং ভীষণ কটে আছি। সে ইবরাহীম (আ)-এর নিকট (তাদের দুর্দপার) অভিযোগ করল। তিনি (বধুকে) বললেন, তোমার স্বামী (বাড়ি) আসলে তাকে আমার সালাম জানিয়ে বলবে, সে যেন তার ঘরের দরজার চৌকাঠ বদলিয়ে নেয়। (এ বলে তিনি চলে গেলেন)।

ইস্মাঈল যখন (বাড়ি) আসলেন, তখন তিনি (ইবরাহীম (আ)-এর আগমন সম্পর্কে] একটা কিছু আভাস পেলেন। (স্ত্রীকে) জিজ্ঞেস করলেন, তোমাদের কাছে কেউ কি এসেছিলেন ? খ্রী বলল, হাঁ, এমন এমন আকৃতির একজন বৃদ্ধ এসেছিলেন। আপনার স্কুম্পর্কে আমাকে জিজ্জেস করেছিলেন। আমি তাকে (আপনার) খবর জানালাম। তিনি পুনরায় আমাকে আমাদের জীবনযাত্রা সম্বন্ধে প্রশু করলেন। আমি তাঁকে জানালাম যে, আমরা অত্যন্ত কষ্ট্র ও অভাবে আছি। ইসমাইল জিজ্ঞেস করলেন, তিনি কি তোমাকে আর কোন অসিয়ত করে গেছেন ? স্ত্রী জবাব দিল, হাঁ, তিনি আমাকে নির্দেশ দিয়ে গেছেন, যেন আপনাকে তাঁর সালাম পৌছাই এবং তিনি বলে গেছেন, আপনি যেন আপনার ঘরের দরজার চৌকাঠ বদলিয়ে ফেলেন। ইসমাঈল (আ) বললেন, তিনি ছিলেন আমার পিতা এবং তিনি আমাকে নির্দেশ দিয়ে গেছেন, যেন তোমাকে আমি পৃথক করে দেই। সুতরাং তুমি তোমার (পিত্রালয়ে) আপন লোকদের কাছে চলে যাও। (এ বলে) ইসমাঈল (আ) তাকে তালাক দিয়ে দিলেন এবং জর্মম গোত্রের অন্য একটি মেয়েকে বিয়ে কর্মেন। অতপর আল্লাহ যদ্দিন চাইলেন, ইবরাহীম (আ) তদ্দিন এদের থেকে দূরে রইলেন। পরে আবার দেখতে আসলেন। কিন্তু ইসমাঈল (আ)-কে পেলেন না। তিনি পুত্রবধুর ঘরে, ঢুকলেন এবং তাকে ইসমাঈল (আ) সম্বন্ধে জিজেন করলেন। স্ত্রী জানালেন, তিনি আমাদের খাদ্যের সন্ধানে বেরিয়ে গেছেন। ইবরাহীম (আ) জিজ্ঞেস করলেন, তোমরা কেমন আছ ? তিনি তার কাছে তাদের জীবনযাত্রা ও সাংসারিক অবস্থা সম্পর্কেও জিজ্ঞেস করলেন। পুত্রবধু জ্বাব দিলেন, আমরা ভাল অবস্থা ও সচ্ছলতার মধ্যেই আছি। (এ বলে) তিনি আল্লাহর প্রশংসাও করলেন। ইবরাহীম (আ) তাকে জিজ্ঞেস করলেন, তোমাদের প্রধান খাদ্য कि ? বধু জবাবে বললেন, গোশত। তিনি আবার জানতে চাইলেন, তোমাদের পানীয় কি ? তিনি জ্বাব দিলেন, পানি। ইবরাহীম (আ) দোয়া করলেন ঃ "আয় আল্লাহ ! তাদের গোশত ও পানিতে বরকত দান কর।"

নবী (স) ব**লেছে**ন, ওই সময় তাদের (সেখানে) খাদ্যশস্য উৎপন্ন হতো না। যদি হতো, ইবরাহীম (আ) সে ব্যাপারেও তাঁদের জন্য দোয়া করতেন।

বর্ণনাকারী বলেছেন, কোন লোকই মক্কা ছাড়া অন্য কোথাও তথু গোশত এবং পানি দারা জীবন অতিবাহিত করতে পারে না। কারণ, তথু গোশত ও পানি (সব সময়) তার প্রকৃতির অনুকৃদ হতে পারে না।

ইবরাহীম (আ) (আলাপ শেষে) পুত্রবধুকে বললেন, তোমার স্বামী যখন আসবে, তখন তাকে আমার সালাম বলবে এবং তাকে (আমার পক্ষ থেকে) ভ্কুম করবে, সে যেন তার দরজার চৌকাঠ বহাল রাখে।

অতপর ইসমাঈল (আ) যখন (বাড়ি) আসলেন, (স্ত্রীকে) জিজ্ঞেস করলেন, তোমাদের নিকট কেউ এসেছিলেন কি ? স্ত্রী বললেন, হাঁ, একজন সুন্দর আকৃতির বৃদ্ধ এসেছিলেন। ব্রী তাঁর প্রশংসা করলেন। তারপর বললেন, তিনি আমাকে আপনার সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেছেন, আমি তাঁকে (আপনার) খবর দিয়ে দিয়েছি। তিনি আমাকে আমাদের জীবন যাপন সম্পর্কেও জিজ্ঞেস করেছেন, আমি তাঁকে জানিয়ে দিয়েছি যে আমরা ভাল অবস্থায় আছি। ইসমাঈল জানতে চাইলেন, তিনি কি তোমাকে আর কোন ব্যাপারে আদেশ দিয়ে গেছেন ? ব্রী বললেন, হাঁ, আপনাকে সালাম বলেছেন আর নির্দেশ দিয়ে গেছেন, যেন আপনি আপনার দরজার চৌকাঠ বহাল রাখেন। ইসমাঈল (আ) বললেন, ইনিই আমার আব্বাজ্ঞান। আর তৃমি হলে চৌকাঠ। তোমাকে (ব্রী হিসেবে) বহাল রাখার নির্দেশ তিনি আমাকে দিয়েছেন।

পুনরায় ইবরাহীম (আ) আল্লাহর ইচ্ছায় কিছুদিন এদের থেকে দূরে রইলেন। এরপর ুআবার তাদের কাছে আসলেন। (এসে দেখলেন) ইসমাঈল (আ) যমযমের নিকটস্থ একটি বৃক্ষতলে বসে নিজের তীর মেরামত করছেন। পিতাকে যখন (আসতে) দেখলেন, দাঁড়িয়ে তার দিকে এণিয়ে গেলেন। অতপর একজন পিতা পুত্রের সঙ্গে এবং পুত্র পিতার সঙ্গে (সাক্ষাত হলে) যা করে তারা তা-ই করলেন। তারপর ইবরাহীম (আ) বললেন, হে ইসমাঈল ! আল্লাহ আমাকে একটি কাজের হুকুম করেছেন। ইসমাঈল (আ) জবাব দিলেন, আপনার পরওয়ারদিগার আপনাকে যা আদেশ করেছেন, তা করে ফেলুন। ইবরাহীম (আ) বললেন, তুমি আমাকে সাহায্য করবে কি ? ইসমাঈল (আ) বললেন, হাঁ, আমি আপনার সাহায্য নিন্চয়ই করব। ইবরাহীম (আ) বললেন, আল্লাহ আমাকে এখানে এর চারপাশ ঘেরাও করে একটি ঘর বানাবার নির্দেশ দিয়েছেন। (এ বলে) তিনি উঁচু টিলাটির দিকে ইশারা করলেন (এবং স্থানটি দেখালেন)। তখনি তাঁরা উভয়ে কাবা ঘরের দেয়াল উঠাতে লেগে গেলেন। ইসামঈল (আ) পাথর যোগান দিতেন এবং ইবরাহীম (আ) গাঁপুনী করতেন। যখন দেয়াল উঁচু হয়ে গেল, তখন ইসমাঈল (আ) মাকামে ইবরাহীম নামক মশহুর পাধরটি আনলেন এবং ইবরাহীম (আ)-এর জন্য তা (যথাস্থানে) ব্লাখলেন। ইবরাহীম (আ) এর ওপর দাঁড়িয়ে ইমারত নির্মাণ করতে লাগলেন এবং ইসমাঈল (আ) তাঁকে পাথর যোগান দিতে লাগলেন। আর উভয়ে এ দোয়া করতে থাকলেন ঃ "হে আমাদের প্রতিপালক ! আমাদের থেকে (এ কাজটুকু) কবুল করুন ! নিশ্বয়ই আপনি (সবকিছু) শোনেন ও জানেন।"

আবার তাঁরা উভয়ে ইমারত নির্মাণ করতে লাগলেন। তাঁরা কাবা ঘরের চারদিকে ঘুরছিলেন এবং উভয়ে এ দোয়া করছিলেন ঃ "হে আমাদের প্রভূ! আমাদের এ শ্রমটুক্ কবুল করে নিন। নিশ্চয়ই আপনি সব শোনেন ও জানেন।"

٣١١٥ - عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ لَمَّا كَانَ بَيْنَ ابْرَاهِيْمَ وَبَيْنَ اَهْلِهِ مَا كَانَ خَرَجَ السَمْعَيْلَ وَأُمُّ السَمْعَيْلَ وَمُعَهُمْ شَنَّةُ فَيْهَا مَاءٌ فَجَعَلَتْ أُمَّ السَمْعَيْلَ تَشْرَبُ مِنَ الشَّنَةِ فَيَدْرُ لَبَنُهَا عَلَى صَبْيِّهَا حَتَّى قَدِمَ مَكَّةَ فَوَضَعَهَا تَحْتَ دَوْحَةٍ ثُمَّ رَجَعَ الشَّنَةِ فَيَدُرُ لَبَنُهَا عَلَى صَبْيِّهَا حَتَّى قَدِمَ مَكَّةَ فَوَضَعَهَا تَحْتَ دَوْحَةٍ ثُمَّ رَجَعَ الشَّعَةِ اللهِ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ ا

<sup>্</sup>ঠ, এ পাধরটিই কাবাঘর নির্মাণে মাচাং-এর কাজ করেছে। কাবার এক পাশে এটি এখনো সুরক্ষিত আছে :

يًا ابْرَاهِيْمُ الِّي مَنْ تَتْرُكُنَّا قَالَ الِّي اللَّهُ قَالَتْ رَضِيْتُ بِاللَّهِ قَالَ فَرَجَعَتْ فَجَعَلَتْ تَشْرَبُ مِنَ الشَّنَّةَ وَيَدرُّ لَبَنُهَا صَبَيُّهَا حَتَّى لَمَّا فَنِيَ آلَاءُ قَالَتْ لَوْ ذَهَبْتُ فَنَظَرْتُ لَعَلَّىْ أُحسُّ اَحَدًا قَالَ فَذَهَبَتُ فَصَعدَت الصَّفَا فَنَظَرَتُ وَنَظَرتُ هَلْ تُحسُّ اَحَدًا فَلَمْ تُحِسُّ أَحَدًا فَلَمًّا بِلَغَتِ الْوَادِي سَعَتْ وَأَتَتِ الْلَرْوَةَ فَفَعَلَتْ ذٰلِكَ أَشُواطًا ثُمَّ قَالَتْ لَوْ ذَهَبْتُ فَنَظَرْتُ مَا فَعَلَ تَعْنِي الصَّبِيُّ فَذَهَبَتْ فَنَظَرَتُ فَاذَا هُوَ عَلَى حَاله كَانَّهُ يَنْشَغُ لَلْمَوْت فَلَمْ تُقرُّهَا نَفْسُهَا فَقَالَتْ لَوْ ذَهَبْتُ فَنَظَرْتُ لَعَلَّىٰ أُحسُّ اَحَدًا فَذَهَبَبُ فَصَعِدَتِ الصَّفَا فَنَظَرَتُ وَنَظَرَتُ فَلَمْ تُحِسُّ أَحَدًا حَتَّى أَتَمَّتُ سَبُعًا ثُمَّ قَالَتُ أَنْ ذَهَبُتُ فَنَظَرْتُ مَا فَعَلَ فَاذَا هِيَ بِمَنْتِ فَقَالَتُ آغِثُ انْ كَانَ عِنْدَكَ خَيْرُ فَاذَا جِبْرِيْلُ قَالَ فَقَالَ بِعَقبِه هٰكَذَا وَغَمَزَ عَقبَةُ عَلَى الْأَرْضِ قَالَ فَانْبَثْقَ ٱلْمَاءُ فَدَهَشَتُ أُمُّ اسْمُعَيْلَ فَجَعَلَتْ تَحْفَزُ قَالَ فَقَالَ اَبْقُ الْقَاسِم ﷺ لَوْ تَرَكَتُهُ كَانَ ٱلْمَاءُ ظَاهِرًا ۚ قَالَ فَجَعَلَتُ تَشْرَبُ مِنَ ٱلْمَاء وَيُدرُّ لَبُنُهَا عَلَى صَبِيُّهَا قَالَ فَمَرَّ نَاسٌ مِنْ جُرْهُمَ بِبَطْنِ الْوَادِيُ فَإِذَا هُمُ بِطَيْرِ كَانَّهُمْ ٱنْكَرُّوا ذَاكَ وَقَالُوا مَا يَكُونُنُ الطَّيْرُ الاَّ عَلَى مَاءٍ فَبَعَثُوا رَسُوْلَهُمْ فَنَظَرَ فَاذَا هُمْ بِالْلَاء فَاتَاهُمْ فَاحْبَرَهُمْ فَاتُّوا الَيْهَا فَقَالُوا يَا أُمُّ اسْمَعَيْلَ اَتَاذَنَيْنَ لَنَا أَنْ نَكُونَ مَعَك أَنْ نَسُكُنَ مَعَكِ فَبَلَغَ إِبْنُهَا فَنَكَحَ فَيْهِمُ اِمْرَاةً قَالَ ثُمَّ انَّهُ بَدَا لِابْرَاهِيْمَ فَقَالَ لاَهْله انِّي مُطْلعُ تَركَتَيْ قَالَ فَجَاءَ فَسَلَّمَ فَقَالَ آيْنَ اسْمُعْيَلُ؟ فَقَالَت امْرَاتُهُ ذَهَبَ يَصِيْدُ قَالَ قَوْلِي لَهُ إذا جَاءَ غَيِّرْ عَتَبَةً بَابِكَ ۚ فَلَمَّا جَاءَ اَخْبَرَتُهُ قَالَ اَتْتَ ذَاكَ فَاَذْهَبِي الى اَهْلك قَالَ ثُمَّ انَّهُ بَدَا لِابْرَاهِيْمَ فَقَالَ لاَهْلِهِ إِنِّي مُطَّلَعُ تَرِكَتِيْ قَالَ فَجَاءَ فَقَالَ آيْنَ اِسْمُعِيْلُ فَقَالَت امْرَاتُهُ ذَهَبَ يَصِيْدُ فَقَالَتُ أَلَا تَتُزَلُ فَتَطْعَمَ وَتَشْرَبَ فَقَالَ وَمَا طَعَامُكُمْ وَمَا شَسَرَابِكُمْ قَالَتْ طَعَامُنَا اللَّحُمُّ وَشَرَابُنَا الْلَاءُ قَالَ اللَّهُمَّ بَارِكَ لَهُمْ فِي طَعَامِهِمْ وَشَرَابِهِمْ قَالَ فَقَالَ اَبُقُ الْقَاسِمِ ﴿ فَيَ بَرَكُةُ بِدَعُوهَ ابْرَاهِيْمَ قَالَ ثُمَّ اِنَّهُ بَدَا لِإِبْرَاهِيْمَ فَقَالَ لاَهْلِهِ انِّي مُطَّلِّعُ تَرِكَتِي فَجَاءَ فَوَافَقَ السَّمْعِيْلَ مِنْ وَرَاءٍ زَمْزَمَ يُصْلِحُ نَبَلاً لَهُ فَقَالَ يَا اشْمُعْيِلُ اِنَّ رَبُّكَ اَمَرَنِي اَنْ اَبْنِيْ لَهُ بَيْتًا قَالَ اَطِعْ رَبُّكَ قَالَ اِنَّهُ قَدْ اَمَرَنِيْ ৰু-৩/৪৬–

أَنْ تُعْيِنَنِيْ عَلَيْهِ قَالَ اذَنْ اَفْعَلُ أَنْ كَمَا قَالَ قَالَ فَقَامَا فَجَعَلَ ابْرَاهِيْمُ يَبُنِيْ وَاشْلُعْيِلُ يُنَاوِلُهُ الْحَجَارَةَ وَيُقُولانِ رَبَّنَا تَقَبَّلَ مِنَّا انْكَ اَنْتَ السَّمْيِعُ الْعَلَيْمُ قَالَ حَتَّى ازْتَفَعَ الْبِنَاءُ وَضَعَفَ الشَّيْخُ عَلَى نَقْلِ الْحِجَارَةِ فَقَامَ عَلَى حَجَرِ الْلَقَامِ فَجَعَلَ يُنَاوِلُهُ الْحِجَارَةَ وَيَقُولانِ رَبَّنَا تَقَبَّلُ مِنَّا اِنَّكَ اَنْتَ السَّمْيِعُ الْعَلْيِمُ -

৩১১৫. ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, যখন ইবরাহীম (আ) ও তাঁর বিবি (সারা)-এর মধ্যে যা হওয়ার হয়ে গেল, অর্থাৎ প্রতিক্রিয়া দেখা দিল, তখন ইবরাহীম (আ) শিশুপুত্র ইসমাঈল ও ইসমাঈলের মাতাকে নিয়ে বের হলেন। তাদের সাথে ছিল একটি মশক, তাতে ছিল পানি। ইসমাঈলের মাতা মশক থেকে পানি পান করতেন। আর শিশুপুত্রকে নিজের দুধ পান করাতেন। শেষ পর্যন্ত ইবরাহীম (আ) মক্কা এসে গেলেন এবং হাজেরাকে (শিশুপুত্রসহ) একটি বৃক্ষ তলে বসিয়ে দিলেন। তারপর ইবরাহীম (আ) আপন পরিবার (সারা)-এর নিকট ফিরে চললেন। ইসমাঈলের মাতা (কিছুদূর পর্যন্ত) তাকে অনুসরণ করলেন। শেষে যখন কাদা নামক স্থানে পৌছলেন, তখন পিছন থেকে তাকে ডেকে বললেন, হে ইবরাহীম। আমাদেরকে কার কাছে রেখে যাচ্ছেন। ইবরাহীম জবাব দিলেন, আল্লাহর কাছে। হাজেরা বললেন, আমি আল্লাহর প্রতি সম্ভুষ্ট।

ইবনে আব্বাস বলেন, অতপর হাজেরা ফিরে আসলেন। নিজের মশক থেকে পানি পান করতেন এবং শিশুকে নিজের দুধ পান করাতেন। অতপর যখন পানি শেষ হয়ে গেল, তখন ইসমাঈলের মাতা বললেন, হায়, আমি গিয়ে যদি (এদিক সেদিক) তাকাতাম ! সম্বত কোন মানুষ দেখতে পেতাম। ইবনে আব্বাস বলেন, অতপর ইসমাঈলের মাতা গেলেন এবং 'সাফা' (পাহাড়)-এর ওপর উঠলেন। তারপর (এদিক সেদিক) চেয়ে দেখলেন এবং কাউকে দেখেন কিনা এ জন্য খব নিরীক্ষণ করলেন। কিন্তু কাউকে দেখতে পেলেন না। পরে তিনি নীচে ময়দানে নেমে গেলেন, খুব দৌড়ালেন এবং 'মারওয়া' পাহাড়ে এসে গেলেন। এভাবে তিনি কয়েক চক্কর দিলেন। পুনরায় (মনে মনে) বললেন, যদি গিয়ে দেখতাম যে শিশু (ইসমাঈল) কি করছে। অতপর তিনি গেলেন এবং দেখলেন যে, সে পূর্বাবস্থায়ই আছে, যেন সে মরণাপনু হয়ে গেছে। মায়ের মন স্বস্তি পাচ্ছিল না। আবার (মনে মনে) বললেন, যদি (সেখানে) যেতাম এবং (এদিক সেদিক) দেখতাম ! হয়তো কাউকে দেখতে পেতাম। অতপর তিনি গেলেন, এবং সাফা পাহাড়ে উঠলেন এবং (এদিক সেদিক) দেখলেন, আরও দেখলেন। কিন্তু কাউকে দেখতে পেলেন না। এমনকি তিনি (সায়ী) সাতবার পূর্ণ করলেন। পুনরায় (মনে মনে) বললেন, যদি যেতাম এবং সে কি করছে, তা দেখতাম ! অকশ্বাৎ একটি আওয়ায হল, তখন হাজেরা বললেন, সাহায্য কর, যদি তোমার কাছে কল্যাণ থেকে থাকে। সেখানে জিবরাইল ছিলেন। ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, তখন জিবরাইল (আ) তার পায়ের গোড়ালি দিয়ে জমিনে এমন আঘাত করলেন (ইশারা করে জানাদেন) এবং গোড়ালি দিয়ে জমিনে আঘাত কররেন। ইবনে আব্বাস বলেন, সাথে সাথে পানি বেরিয়ে আসল। ইসমাঈলের মাতা (তা দেখে) হয়রান হয়ে গেলেন এবং গর্ত খনন করতে লাগলেন। ইবনে আব্বাস বর্ণনা করেন, আবুল কাসিম

[রস্পুল্লাহ (স)] বলেছেন, যদি হাজেরা একে (তার অবস্থার ওপরই) ছেড়ে দিতেন, তাহলে পানি ছড়িয়ে পড়তো। ইবনে আব্বাস বলেন, অতপর হাজেরা পানি পান করতে লাগলেন এবং তাঁর শিশু সম্ভানকেও নিজের দুধ পান করাতে লাগলেন। ইবনে আব্বাস বলেন, জ্বর্ভম গোত্রীয় একদল লোক ময়দানের মাঝখান দিয়ে (পথ) অতিক্রম করছিল, হঠাৎ তারা দেখল কিছু পাখী (উড়ছে)। তারা যেন তা বিশ্বাসই করতে পারছিল না। তারা বলল, পাখী তো পানি যেখানে আছে, সেখানেই থেকে থাকে। তখন তারা (সেখানে) তাদের একজন লোক পাঠাল। সে সেখানে গিয়ে দেখল, সেখানে পানি মওজুদ রয়েছে। তখন সে (দলীয়) লোকদের কাছে ফিরে আসল এবং তাদের (পানির) খবর দিল। অতপর তারা সবাই হাজেরার কাছে এল এবং তাকে বলন, হে ইসমাঈলের মা ! তুমি কি আমাদেরকে তোমার সাথী হওয়ার কিংবা তোমার সাথে বসবাস করার অনুমতি দিবে 🔈 (হাজেরা তাদেরকে বসবাসের অনুমতি দিলেন, এভাবে দীর্ঘদিন চলল)। অতপর হাজেরার শিতপুত্র প্রাপ্তবয়ক্ষ হল। তখন তিনি জুরহুম গোত্রেরই এক রমণীকে বিয়ে করলেন। ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, পুনরায় নির্বাসিত পরিজনের কথা ইবরাহীম (আ)-এর মনে জাগল। তিনি স্ত্রী (সারা)-কে বললেন, আমি আমার নির্বাসিত পরিজ্ञনদের অবস্থা সম্পর্কে ওয়াকেফহাল হতে চাই। ইবনে আব্বাস বলেন, অতপর ইবরাহীম (আ) (তাঁদের কাছে) আসলেন এবং সালাম দিলেন। শেষে জিজ্ঞেস করলেন, ইসমাঈল (আ) কোথায় ? ইসমাঈলের স্ত্রী বলল, তিনি শিকারে গিয়েছেন। ইবরাহীম (আ) বললেন, সে যখন আসবে, তখন তাকে (আমার এ নির্দেশের কথা) বলবে, "তুমি তোমার ঘরের চৌকাঠখানা বদলিয়ে ফেলবে।" যখন ইসমাঈল ফিরে আসলেন, স্ত্রী তাঁকে খবরটি জানালেন। তখন তিনি (ব্রীকে) বললেন, তুমিই সেই চৌকাঠ। অতএব তুমি তোমার পিতামাতার কাছে চলে যাও। ইবনে আব্বাস বলেন, (কিছুদিন পর) পুনরায় তাঁদের কথা ইবরাহীম (আ)-এর মনে জাগল। তিনি তাঁর স্ত্রী(সারা)-কে বললেন, আমি আমার নির্বাসিত জনদের খবর জানতে চাই। অতপর তিনি (সেখানে) এলেন এবং (পুত্রবধুকে) জিজ্ঞেস করলেন, ইসমাঈল কোথায় ? তাঁর স্ত্রী বললেন, তিনি শিকারে গেছেন। পুত্রবধু ভাঁকে বললেন, আপনি কি অপেক্ষা করবেন না ? কিছু খানা পিনা করবেন না ? ইবরাহীম (আ) জিজ্ঞেস করলেন, তোমাদের খাদ্য এবং পানীয় কি ? বধু জবাব দিলেন, আমাদের খাদ্য হল গোশত এবং পানীয় হল পানি। তখন ইবরাহীম (আ) দোআ করলেন, হে আল্লাহ ! এদের খাদ্য এবং পানীয়ের মধ্যে বরকত দান করুন। ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, আবুল কাসিম (স) বলছেন, (মক্কার খাদ্য বস্তুতে) ইবরাহীম (আ)-এর দোয়ার কারণেই বরকত (পাওয়া যাচ্ছে)। ইবনে আব্বাস বলেন, (আবার কিছুদিন পর) ইবরাহীম (আ)-এর মনে (নির্বাসিত পরিজনের কথা) জাগল। তিনি পত্নী সারাকে বললেন, আমি আমার পরিত্যক্ত পরিজনদের খোঁজ নিতে চাই। অতপর তিনি এলেন এবং ইসাঈলের সাক্ষাত পেলেন। তিনি যমযম কৃপের পিছনে বসে তীর ঠিক করছিলেন। ইবরাহীম (আ) ডাকলেন, হে ইসমাঈল । পরওয়ারদিগার তাঁর জন্য একখানা ঘর বানাতে আমাকে হুকুম করেছেন। ইসমা<del>ঈল</del> বললেন, আপনার প্রতিপালকের হুকুম বাস্তবায়িত করুন। ইবরাহীম (আ) বললেন, তিনি এ নির্দেশও দিয়েছেন, এ ব্যাপারে তুমিও যেন আমার সাহায্য কর। ইসমাঈল বললেন, আমি প্রস্তুত। কিংবা অনুরূপ কিছু বলেছেন। অতপর উভয়ে

ফ্ষীলভ নিহিত।

উঠলেন। ইবরাহীম (আ) ইমারত নির্মাণে লেগে গেলেন এবং ইসমাঈল তাঁকে পাধর এনে দিতে লাগলেন। আর উভয়ে এ দোয়া করছিলেন ورَبُنَا تَقَبُّل مِنَا الْكَ اَنتَ السُمِيعُ । এরি মধ্যে দেয়াল উঁচু হয়ে গেল, ইবরাহীম (আ) বার্ধক্যের কার্রণে পাধর (অড উঁচুতে) উঠাতে অক্ষম হয়ে পড়লেন। তখন তিনি মাকামে ইবরাহীমের পাধরের ওপর দাঁড়ালেন। ইসমাঈল তাঁকে পাধর এনে দিতে লাগলেন। আর উভয়ে মিলে এ দোয়া করছিলেন— رَبُنَا تَقَبُّل مِنَّا انْكَ اَنتَ السَّمِيعُ العَلْمِمُ العَلْمِمُ

حَبُنَ انْسَ بْنِ مَالِكِ اَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ طَلَعَ لَهُ اَحَدُّ فَقَالَ هَذَا جَبَلَ اللهِ ﷺ طَلَعَ لَهُ اَحَدُّ فَقَالَ هَذَا جَبَلَ اللهِ ﷺ طَنَعَ اللهِ عَنْ اللهِ عَلَيْهَ اللهِ عَلَيْهَ اللهُمَّ اِنَّ ابْرَاهُيْمَ حَرَّمَ مَكَةً وَانِي أَحَرِّمُ مَا بَيْنَ لاَ بَتَيْهَا وَهُهُ عَلَيْهُ اللهُمَّ اللهُمَّ اللهُمَّ اللهُ عَلَيْهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ ال

٣١١٨ - عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيُّ عِنَّ اَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَقَالَ اَلَمْ تَرَى اَنَّ قَوْمَكِ بَنَوْا الْكَعْبَةَ اِقْتَصَرُوا عَنْ قَوَاعِدِ ابْرَاهِيْمَ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ اَلَا تَرُدُّهَا عَلَى قَوَاعِدِ ابْرَاهِيْمَ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ الَا تَرُدُّهَا عَلَى قَوَاعِدِ ابْرَاهِيْمَ فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بَنُ عُمَرَ لَئِنْ كَانَتُ ابْرَاهِيْمَ فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بَنُ عُمَرَ لَئِنْ كَانَتُ عَائِشَةُ سَمِعَتُ هٰذَا مِنْ رُسُولِ اللَّهِ عَنِي مَا أُرَى اَنَّ رَسُلَلَ اللَّهِ عَنَى اللَّهُ عَنْهُ اللهِ اللهِ عَنْهُ اللهِ اللهِ عَنْهُ اللهِ اللهِ عَنْهُ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَنْهُ اللهِ اللهِ عَنْهُ اللهِ اللهِ عَنْهُ اللهُ اللهِ اللهُ عَنْهُ اللهُ اللهِ اللهُ عَنْهُ اللهُ اللهُونَ اللهُ اللهُ

৩১১৮. ইবনে আবু বকর (রা) আবদুল্লাহ ইবনে উমরকে জানিয়েছেন, তিনি নবী (স)-এর পত্নী আয়েশা (রা) থেকে বর্ণনা করেছেন, রস্পুল্লাহ (স) (হযরত আয়েশাকে) বলেছেন ঃ তুমি কি জান, যখন তোমার কাবা (ঘর) পুননির্মাণ করেছে, তখন তারা ইবরাহীম (আ)-এর ডিন্তি থেকে তাকে খাটো করে দিয়েছে। তখন আমি বললাম, হে আল্লাহর রস্প। আপনি তাকে আবার ইবরাহীম (আ)-এর বুনিয়াদ অনুযায়ী করে দেন না কেন। তিনি বললেন, যদি তোমার কওমের যমানাটা কৃষ্ণরের নিকটবর্তী না হত (তাহলে তা করতাম)। আবদুল্লাহ ইবনে উমর বলেন, যদি আয়েশা (রা) এ হাদীস রস্পুল্লাহ (স) থেকেই গুনে থাকেন, তাহলে আমি বুঝতে পেরেছি, রস্পুল্লাহ (স) হাতীমে কাবার সংলগ্ন দু'টি খুঁটিকে চুমু দেয়া পরিহার করেছেন একমাত্র এ কারণে যে, খানা এ কাবা ইবরাহীম (আ)-এর বুনিয়াদের ওপর সম্পূর্ণ করা হয়ন।

٣١١٩ عَــنَ اَبِي حُمَيْدِ السَّاعدِيُّ اَنَّهُمْ قَالُواْ يَا رَسُــوْلَ اللَّهِ كَيْفَ نُصلِّي عَلَيْ مُحَمَّدٍ وَاَزْوَاجِهِ وَذُرِيَّتِهِ عَلَيْكَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ بَيْ قُوْلُوا اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَاَزْوَاجِهِ وَذُرِيَّتِهِ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى كُمَا صَلَّيْتَ عَلَى اللَّهُمَّ صَلَّا فَا وَدُرِيَّتِهِ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى مُحَمَّدٍ وَاَزْوَاجِهِ وَذُرِيَّتِهِ كَمَا بَارَكْتَ عَلَىٰ لَلِ ابْرَاهِيْمَ اللَّهُ مَبِيدٌ .

ال إبْرَاهِيْمَ انِّكَ حَمْيَدٌ مَّجِيدٌ .

৩১১৯. আবু হুমাইদ সা'য়েদী (রা) জানিয়েছেন, সাহাবাগণ আর্য করলেন, হে আল্লাহর রসূল ৷ আমরা কিভাবে আপনার ওপর দুরুদ পাঠ করব ? রসূলুল্লাহ (স) বললেন ঃ এভাবে পড়বে—

ٱللَّهُمُّ صَلَّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَٱرْوَاجِهِ وَذُرِيَّتِهِ كَمَا صَلَّيتَ عَلَى الِ اِبِرَاهِيمَ وَبَارِكِ عَلَى مُحَمَّدِهِ وَّآرُوَاجِهِ وَذُرَيَّتِهُ كَمَا بَارِكتَ عَلَى ابِرَاهِيمَ انَّكَ حَمِيدُ مَّجِيدُ ـ

"হে আল্লাহ ! মৃহাম্বাদ (স)-এর ওপর রহম করুন এবং তাঁর পত্নীগণের ওপর এবং তাঁর বংশধরগণের ওপর যেমন আপনি রহম করেছেন ইবরাহীম (আ)-এর বংশধরদের ওপরও তেমনি বরকত দান করুন মৃহাম্বাদ (স)-এর ওপর এবং তাঁর পত্নীগণ ও বংশধরদের ওপর যেমনিভাবে আপনি বরকত নাবিল করেছেন ইবরাহীম (আ)-এর ওপর। নিশ্বর আপনি চরম প্রশাসিত ও অতি মর্যাদার অধিকারী।"

৩১২০. আবদুর রহমান ইবনে আবু দাইলা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, কাব ইবনে উজরা আমার সাথে দেখা করেন। অতপর বলেন, আমি কি তোমাকে এমন এক হাদীরা (উপটৌকন) দেব না, যা আমি নবী (স) থেকে ভনেছি ? আমি বললাম, হাঁ, সেই হাদীরা আমাকে দিন। তখন তিনি বললেন, আমরা রস্পুলাহ (স)-কে জিজ্ঞেস করেছিলাম, তাতে বলেছিলাম ঃ হে আল্লাহর রসূল। আপনাদের অর্থাৎ আহলে বাইতের ওপর আমরা কিভাবে দুরদ পড়ব ? কেননা, আপনার ওপর সালাম পাঠ কিভাবে করব, তাতো আল্লাহ আমাদেরকে জাবিত্রে দিরেছেন। (এখন আহলে বাইতের ওপর দুরদ পাঠের পদ্ধতিও বাতলিয়ে দিন) ভিনি বললেন, ভোমরা পড় ঃ

اَللَّهُمْ صَلَّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى الرِمُحَمَّدِ كَمَا صَلَّيتَ عَلَى ابِرَاهِيمَ وَعَلَى الرِ ابِرَهِيمَ انِّكَ حَمِيدُ مُّجِيدُ - اللَّهُمُّ بَارِكَ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى الرِمُحمَّدِ كَمَا بَارَكَتَ عَلَى ابِرَاهِيمَ وَعَلَى الرِابِرَاهِيمَ انِّكَ حَمِيدُ مُّجِيدُ -

٣١٢١ - عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ عَيْقَ لُهُ الْحَسَنَ وَالْحُسَيْنَ وَيَقُولُ النَّامَةِ مِنْ كُلِّ النَّامَةِ مِنْ كُلِّ النَّامَةِ مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ وَهَامَةٍ وَمِنْ كُلِّ عَيْنٍ لِاَمَةٍ -

৩১২১. ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী (স) (নীচের এ দোআটি পড়ে) হাসান ও হুসাইনের ওপর ফুঁ দিতেন এবং বলতেন, তোমাদের পিতা হিবরাহীম (আ)]-ও এটি পড়ে ইসমা<del>সন</del> ও ইসহাকের ওপর দম করতেন। দোয়াটি হল—

اَعُوذُ بِكَلِمَاتِ اللّهِ التَّامَّةِ مِن كُلُّ شَيطَانِ وَهَامَّةٍ وَمِن كُلُّ عَينٍ لاَمَّةٍ -"আমি আল্লাহর (বরকত) পূর্ণ বাক্যাবদী ছারা প্রত্যেক শয়তান ও বিষাক্ত প্রাণনাশক প্রাণী এবং বদ নজরের অনিষ্ট থেকে পানাহ চাছি।"

# ১২-অনুচ্ছেদ ঃ মহান আল্লাহর বাণী ঃ

وَنَبِّتُهُمْ عَنْ ضَيْفِ إِبْرَاهِيْمَ إِذْ دَخَلُوا عَلَيْهِ فَقَالُوا سَلْمًا قَالَ إِنَّا مِثْكُمْ وَجِلُونَ - قَالُوا لاَ تَوْجَلُ إِنَّا نَبْشِرُكَ بِغُلْمِ حَلِيْمٍ - (الحجر ٥٣-٥١)

"হে মৃহাখদ ! আগনি তাদেরকে ইবরাহীমের মেহমানগণের ঘটনা জানিরে দিন। যখন মেহমানগণ তাঁর নিকট আসল এবং সালাম করল, তখন (তাঁরা খাদ্য স্পর্ণ না করার) ইবরাহীম (আ) বললেন, আমরা তোমাদের দরুন ভীত হয়ে পড়েছি। তারা বলল, তয় পাবেন না, আমরা আপনাকে এক জ্ঞানবান পুত্র সন্তানের সুখবর দান করছি।" (সূরা আল হিজর ঃ ৫১)

إِذْ قَالَ ابْرَهِيْمُ رَبِّ ارْنِي كَيْفَ نُحْيِ الْمَوْتَى قَالَ أَوْ لَمْ تُؤْمِنُ قَالَ بَلَى وَلَكِنْ لِيَ لِيُطْمَئِنَ قَلْنِي قَالَ فَخُذْ آرْبَعَةً مِّنَ الطِّيْرِ فَصِرُهُنَّ اللَّكَ ثُمَّ اَجْعَلْ عَلَى كُلِّ جَبَلٍ مِّنْهُنَّ جَزُيْزٌ حَكِيْمٌ (البقرة ٢٦٠) جَبَلٍ مِّنْهُنَّ جُزُءُنُمُ الْعُهُنَّ يَاتِيْنَكَ سَعْيًا وَآعَلَمُ أَنَّ اللَّهُ عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ (البقرة ٢٦٠)

"ন্দরণ কর, যখন ইবরাহীয় বললেন, হে আমার প্রভূ ! আমাকে চাকুন দেখিরে দিন, আপনি কিভাবে মৃতকে পুনরার জীবন দান করেন। আল্লাহ জিজ্ঞেস করলেন, তোমার কি বিশ্বাস হয় না ? ইবরাহীম (আ) বললেন, হাঁ, তবে আমার মন বেন বন্তি ও প্রশান্তি লাভ করে (এ জন্যে দেখার বাসনা)। আল্লাহ বললেন, তাহলে ভূমি চারটি পাখী সংগ্রহ কর—এবং তোমার নিকট রেখে ভাল ভাবে তাদের (আঞ্চি) চিমে রাখ। অতপর (পাখীওলাকে টুকরো টুকরো করে) তাদের এক এক অংশ এক এক পাহাড়ের ওপর রেখে দাও। তারপর পাখীওলোকে ডাক, দেখবে, তারা তোমার কাছে, দৌড়ে চলে আসবে। আর জেনে রাখ, নিচরই আল্লাহ অতি ক্ষমতালীল ও সুকৌললী।" (আল বাকারা ঃ ২৬০)

٣١٢٢ - عَنْ آبِيْ هُرَيْرَةَ آنَّ رَسُولَ الله ﷺ قَالَ نَحْنُ اَحَقَّ مِنْ اِبْرَاهِيْمَ اذَّ قَالَ رَبُّ آرِنِي كَيْفَ تُحْيِ الْمُوتَى قَالَ اَوَلَمْ تُوْمِنُ قَالَ بَلَى وَلِكِنَ لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِيُّ وَيَكِنَ لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِيُّ وَيَكِنَ لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِيُّ وَيَكُنَ لِيَطْمَئِنَ قَلْبِيُّ وَيَرْحَمُ اللَّهُ أُوطًا لَقَدُ كَانَ يَاوِي اللّٰي رُكُن شِدْيِد ٍ وَلَوْ لَبِثْتُ فِي السِّجْنِ طُولَ مَا لَبِثَ يَوْسُفُ لَاجَبْتُ الدَّاعِيَ ۔

مَا لَبِثَ يَوْسُفُ لَاجَبْتُ الدَّاعِيَ ۔

৩১২২. আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। রস্পুল্লাহ (স) বলেছেন ঃ ইবরাহীম (আ)-এর এ আবেদন যে, "হে পরোয়ারদিগার : আপনি কিভাবে মৃতকে (পুনরায়) জীবিত করবেন, তা আমাকে একটু দেখিয়ে দিন। আল্লাহ বললেন, তুমি কি বিশ্বাস কর না । তিনি বললেন, হাঁ, (বিশ্বাস অবশ্যই করি), তবে আমার মন যাতে স্বস্তি ও স্থিরতা লাভ করতে পারে, (এ জন্যই এ জিজ্ঞাসা)।"।এর পরিপ্রেক্ষিতে ইবরাহীম (আ) আল্লাহ তাআলা কর্তৃক পুনরক্জীবন দান সম্পর্কে সন্দিহান ছিলেন বলে কেউ মনে করলে। আমি বলব, ইবরাহীম (আ) অপেক্ষা আমাদের সন্দেহ পোষণ করা অধিক যুক্তিযুক্ত।

অতপর [তিনি লৃত (মা)-এর ঘটনা উল্লেখ করে বললেন,] আল্লাহ লৃত (আ)-এর ওপর রহম করন। (আল্লাহর দীন প্রচারের ক্ষেত্রে অসহায়তার দরুন) তিনি একটি মন্ধবৃত বুঁটির আশ্রয় পেতে চেয়েছিলেন। আর ইউসুফ (আ) যত দীর্ঘ সময় করেদখানায় ছিলেন, এত দীর্ঘদিন আমিও যদি কারাগারে থাকতাম, (আর বাদশার তরক হতে মুক্তির আহবান পেতাম তবে) তখন তখনই আহবানকারীর ডাকে সাড়া দিয়ে বসতাম। কিন্তু ইউসুফ (আ) তা করেননি। । ১০

১০. ইউসৃষ (আ) দীর্ঘ দশ বছর পর্যন্ত কারাগারে বন্দী থাকার পর বাদশা যখন মৃত্তির পরগাম পাঠালেন, সাখে সাখে তিনি তা কবুল করলেন না। বরং বললেন, আগে আমার ওপর আরোপিত কলম্ব ও অপবাদের তদস্ত করা হোক। এর কায়সালা না হওয়া পর্যন্ত আমি কারাগার ত্যাগ করবো না। এবানে তাঁর দৃঢ় মনোবল ও অসীম খৈর্যের প্রশংসাই করা হয়েছে। আর লৃত (আ)-এর প্রতি প্রকাশ করা হয়েছে সহানুভৃতি।

১৩-অনুন্দেদ ঃ মহীয়ান আল্লাহর বাণী ঃ "এবং কিতাবে ইসমাসলের ঘটনা উল্লেখ কর। নিক্রাই তিনি ওয়াদায় সত্যবিদী ছিলেন।"

٣١٢٣ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْأَكُوعِ قَالَ مَرَّ النَّبِيُّ ﷺ عَلَى نَفَرِ مِنْ اَسْلَمَ يَنْتَصَبُّوْنَ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﴿ وَالْمَا عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى ا

৩১২৩. সালামা ইবনে আকওয়া (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, (একদা) রস্লুল্লাহ (স) বনু আসলাম গোত্রের একদল লোকের কাছ দিয়ে যাদিলেন। এ সময় তারা তীরন্দান্ধী করছিল। তখন রস্লুল্লাহ (স) বললেনঃ হে বনী ইসমাঈল ! তোমরা তীরন্দান্ধী করে যাও। কেননা, তোমাদের আদি পিতা (ইসমাঈলও) তীরন্দান্ধ ছিলেন। অতএব তোমরাও তীরন্দান্ধী করে যাও। আমিও (তীরন্দান্ধীতে) অমুক গোত্রীয় দলের সাথে যোগ দিলাম। বর্ণনাকারী বলেন, (একথা তনে) এক পক্ষ হাত চালনায় বিরতি টানল। তখন রস্লুল্লাহ (স) জিজ্ঞেস করলেন, তোমাদের কি হল, তোমরা যে তীরন্দান্ধী করছ না। তারা জবাব দিল, হে আল্লাহর রস্লুল ! আমরা কিভাবে তীর ছুঁড়তে পারি, অথচ আপনি রয়েছেন তাদের সাথে। তখন তিনি বললেন, (ঠিক আছে) তোমরা তীরন্দান্ধী কর, আমি তোমাদের সবার সাথে আছি।

১৪-অনুচ্ছেদ ঃ ইসহাক ইবনে ইবরাহীম (আ)-এর কাহিনী। এ কাহিনী সম্পর্কে ইবনে উমর ও আবু হুরাইরা (রা) নবী করীম (স) থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন। ১৫-অনুচ্ছেদ ঃ আল্লাহ তাআলার বাণী ঃ

أَمْ كُنْتُمْ شُهُداً ءَ اذْ حَضَرَ يَعْقُوبَ الْمَوْتَ اذْ قَالَ لِبَنِيهِ مَا تَعْبُدُونَ مِنْ بَعْدِي - قَالُوا نَعْبُدُ الْهَا وَاحِدًا وَنَحْنُ لَهُ قَالُوا نَعْبُدُ الْهَا وَاحِدًا وَنَحْنُ لَهُ مُسْلَمُونَ - (البقرة ١٣٣)

"যখন ইয়াকুবের অন্তিমকাল এসে গিয়েছিল, তখন কি তোমরা সেখানে উপস্থিত ছিলে ? যখন তিনি তাঁর সন্তানদের জিজ্ঞেস করেছিলেন, আমার (মৃত্যুর) পরে তোমরা কার ইবাদাত করবে ? তারা সকলেই জবাব দিয়েছিল, আমরা সেই এক ইল-াহরই ইবাদাত করব, যিনি ছিলেন, আপনার ইলাহ এবং আপনার পূর্বপুরুষ ইবরাহ-ীম, ইসমাঈল ও ইসহাকেরও ইলাহ। আর আমরা তাঁরই অনুগত (মুসলিম) হয়ে ধাকব।"

٣١٢٤ عَنْ اَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَيِلَ اللَّبِيُّ عَنَ اَكْرَمُ النَّاسِ قَالَ اَكْرَمُهُمْ اَتْقَاهُمْ قَالُ فَٱكْرَمُ النَّاسِ يُوسُفُ اَتْقَاهُمْ قَالُوا يَا نَبِيَّ اللَّهِ لَيْسَ عَنَ هَٰذَا نَسَالُكَ قَالَ فَٱكْرَمُ النَّاسِ يُوسُفُ

نَبِيَّ اللَّهِ اِبْنَ نَبِيِّ اللَّهِ اِبْنُ خَلِيْلِ اللَّهِ قَالُوا لَيْسَ عَنْ هٰذَا نَسَالُكَ قَالَ اَفَعَنْ مَعَادِنِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ قَالَ اَعْمَ عَالَ اللَّهِ عَالَكُمْ فِي الْجَاهِلِيَّةِ خِيَادُكُمْ فِي اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الْمُلْلِيلِيِّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلَمُ ال

৩১২৪. আবু ছরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (স)-কে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল যে, সবচেয়ে সম্মানিত ব্যক্তি কে । তিনি বললেন, যিনি সবার চেয়ে অধিক মুন্তাকী, তিনিই সবচেয়ে বেশী সম্মানিত। লোকেরা বলল, হে আল্লাহর নবী ! আমরা এ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করিনি। তিনি বললেন, তাহলে সবচেয়ে সম্মানিত ব্যক্তি হলেন আল্লাহর নবী ইউসুফ ইবনে নবীউল্লাহ (ইয়াকুব), ইবনে নবীউল্লাহ (ইসহাক), ইবনে খলিপুল্লাহ [ইবরাহীম (আ)]। লোকজন বলল, আমরা এই সম্বন্ধেও প্রশু করিনি। তিনি বললেন, তবে কি তোমরা আরবের খান্দানসমূহ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করছ । তারা জ্বাব দিল, হাঁ। তখন নবী (স) বললেন, জাহেলিয়াতের যুগে তোমাদের মধ্যে যারা সর্বোত্তম ব্যক্তি ছিল, ইসলাম গ্রহণের পরও তারাই তোমাদের সর্বোত্তম ব্যক্তি। তবে শর্ত হল, যদি তারা (ইসলামী) জ্ঞান অর্জন করে।

১৬-অনুচ্ছেদ ঃ মহান আল্লাহর বাণী ঃ

وَاوُطًا اذَ قَالَ لَقَوْمه اَ اَنْتُمْ قَوْمَ تَجْهَلُونَ فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمه الاَ اَنْ قَالُوا اَخْرِجُوا اللهِ اللهُ الله

رُكْنِ شَدْبِيدٍ ـ ۚ

৩১২৫. আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (স) বলেছেন, আল্লাহ লৃতকে মাফ করুন। তিনি একটি মজবুত খুঁটির আশ্রয় নিতে চেয়েছিলেন।

১৭-অনুচ্ছেদ ঃ আল্লাহ তাআলার বাণী ঃ

فَلَمَّا جَاءَ الْ لُوط ن المُرسَلُونَ قَالَ انَّكُم قَومُ مُّنكَرُونَ ـ

"যখন (আল্লাহর) প্রেরিড ক্লেরেশতাগণ পৃত-এর গৃহে আগমন করপ, তখন তিনি বললেন, তোমরা তো সম্পূর্ণ অপরিচিত লোক।"

٣١٢٦. عَن عَبِدِ اللَّهِ قَالَ قَرَأَ النَّبِيُّ ﴿ ﴿ فَهَل مِن مُدَّكِرٍ

৩১২৬, আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত । তিনি বলেন, নবী (স) পড়েছেন ا فَهُلَ مِن مُدُّكِر ১৮-অনুদ্দেদ ঃ মহান আল্লাহর বাণী ঃ

وَإِلَى تُمُودَ أَخَاهُم صَالِحًا - قَالَ يَقُومِ اعبُنُوا اللّهَ مَالَكُم مَن الهِ غَيرُه - "আর সামৃদ জাতির প্রতি আমি তাদেরই (বংশীয়) ভাই সালেহকে পাঠিয়েছিলাম। তিনি বলেছিলেন, হে আমার জাতি ! এক আল্লাহর ইবাদাত কর, তিনি ছাড়া ভোমাদের আর কোন ইলাহ নেই।" (হুদ ৪ ৬১)

আল্লাহ আরও বলেন ঃ كَذُب أصحابُ الحجر المُرسلين "হিজর নামক স্থানের বাসিন্দারা আল্লাহর রস্লগণকে মিখ্যা বলৈছিল।" (আল হিজর ঃ ৮০)

٣١٢٧ عَنْ عَبْدِ اللهِ بُنِ زَمْعَةَ قَالَ سَمَعْتُ النَّبِيُّ ﴿ وَذَكَرَ الَّذِي عَقَرَ النَّاقَةَ قَالَ النَّاقَةَ قَالَ النَّاقَةَ قَالَ النَّاقَةَ عَلَى النَّاقَةَ عَالَ الْنَاقَةَ عَلَى النَّاقَةَ عَلَى النَّذَكُ اللَّذِي عَلَى النَّاقَةَ عَلَى النَّاقَةُ عَلَى النَّاقَةُ عَلَى النَّاقَةُ عَلَى النَّاقَةُ عَلَى النَّذِي النَّذِي النَّاقَةُ النَّاقَةُ عَلَى النَّاقَةُ عَلَى النَّاقَةُ عَلَى النَّاقَةُ عَلَى النَّاقَةُ عَلَى النَّاقَةُ عَلَى الْعَلَاقُولُ النَّاقَةُ عَلَى الْعَلَالَةُ عَلَى الْعَلَالَةُ عَلَى الْعَلَاقُ عَلَى الْعَلَالَ الْعَلَالَةُ عَلَى الْعَلَالَةُ عَلَى الْعَلَالَةُ عَلْ

৩১২৭. আবদুল্লাহ ইবনে যামআ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নবী (স)-কে যে লোক [সালেহ (আ)-এর ] উটনীর পা' কেটেছে, তার উল্লেখ করতে শুনেছি। তিনি বলেন ঃ উটনীকে হত্যা করার জন্য এমন এক ব্যক্তি তৈরী হয়েছিল, যে ছিল সন্মানিত এবং শক্তিমান, যেমন ছিলেন (হয়রত) আবু যাম আহ।

٣١٢٨ عَنِ ابْنِ عُمْرَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﴿ لَمَا نَزَلَ الْحِجْرَ فِي غَزْوَةٍ تَبُوكَ آمَرَهُمْ أَنْ لاَ يَشْرِبُوا مِنْ بِنْرِهَا وَلاَ يَسْتَقُوا مِنْهَا فَقَالُوا قَدْ عَجَنَا مِنْهَا وَاسْتَقَيْنَا فَآمَرَهُمْ أَنْ لاَ يَشْرِبُوا مِنْ بِنْرِهَا وَلاَ يَسْتَقُوا مِنْهَا فَقَالُوا قَدْ عَجَنَا مِنْهَا وَاسْتَقَيْنَا فَآمَرَهُمْ أَنْ يَطْرَحُوا ذَلِكَ الْمَاءَ وَيُرُولِي عَنْ سَبْرَةَ بُنِ مَعْبَدٍ وَأَبَى أَنْ يَطْرَحُوا ذَلِكَ الْمَاءَ وَيُرُولِي عَنْ سَبْرَةَ بُنِ مَعْبَدٍ وَأَبَى الشَّمُوسِ أَنَّ النَّبِيِّ عِلَيْهِ أَمَرَ بِإِلْقَاءِ الطَّعَامِ وَقَالَ آبُو ذَرٍّ عَنِ النَّبِيِّ عَنْ مَنْ النَّبِيِّ عَلَيْهِ مَنْ النَّبِيِّ عَلَيْهِ مَنْ النَّبِيِّ عَنْ النَّبِيِّ عَنْ النَّبِيِّ عَنْ النَّبِيِّ عَنْ النَّبِيِّ عَنْ النَّبِي اللهُ عَلَى اللهُ عَلْ اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَا اللّهُ عَلَا عَلَالِهُ عَلَى اللّهُ عَا

৩১২৮. ইবনে উমর (রা) থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ (স) যখন ভাবুকের যুক্ষে 'হিজর' নামক স্থানে অবতরণ করলেন, তখন সাহাবাগণকে তিনি নির্দেশ দিলেন, তাঁরা যেন এখানকার কৃপ থেকে পানি পান না করেন এবং (মশকেও যেন) পানি ভরে না রাখেন। সাহাবাগণ বললেন, আমরা তো এই কৃপের পানি দিয়ে (রুটির) আটা গুলে ফেলেছি এবং পানিও ভরে রেখেছি। তখন নবী (স) তাদেরকে সেই আটা ফেলে দেয়ার এবং পানি ঢেলে ফেলার হুকুম দিলেন।

সাবরা ইবনে মা'বাদ ও আবৃশশামুস বর্ণনা করেছেন যে, নবী (স) খাদ্য ফেলে দেয়ার নির্দেশ দিয়েছেন। আর আবু যার নবী (স) থেকে রেওয়ায়েত করেছেন, এই পানি দিয়ে যে আটা গুলেছে সে যেন তা ফেলে দেয়।

٣١٢٩ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَـــرَ اَنَّ النَّاسَ نَزَلُوْا مَعَ رَسُــُولِ ﷺ اَرْضَ ثَمُّوْدَ الْحَجْرَ فَاسْتَقَوْا مِنْ بِئْرِهَا وَاعْتَجَنُوا بِهِ فَامَرَ هُمْ رَسُولُ اللهِ ﷺ اَنْ يُهْرِيَقُوا مَا اسْتَقَوْا مِنْ بِئْرِهَا وَاَنْ يَعْلِفُوا الْإِبِلَ الْعَجْبِينَ وَاَمَرَهُمْ اَنْ يَسْتَقُوا مِنَ الْبِئرِ الَّتِي كَانَ تَرِدُهَا النَّاقَةُ -

৩১২৯. (নাকে' (রা) থেকে বর্ণিত।) আবদুল্লহ ইবনে উমর তাঁকে জানিয়েছেন যে, লোকেরা রস্লুল্লাহ (স)-এর সাথে সামুদ জাতির 'হিজর' নামক স্থানে অবতরণ করলো। অতপর সেখানকার কৃপের পানি (মশকে) ভরে রাখলো এবং সেই পানিতে আটা গুলে ফেললো। তখন রস্লুল্লাহ (স) তাদেরকে নির্দেশ দিলেন, তারা যেসব পানি ভরে রেখেছে, তা যেন ঢেলে ফেলে এবং সেই পানিতে গোলা আটা যেন উটগুলোকে খাওয়ায়। এরপর তিনি তাদেরকে হুকুম করলেন, [হ্যরত সালেহ (আ)-এর] উটনী যে কৃপ থেকে পানি পান করত, সেই কৃপ থেকেই যেন তারা (মশকে) পানি ভরে রাখে।

.٣١٣ عَـنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ اَنَّ النَّبِيِّ عَمَّلَ اَنَّ اللهِ عَلَى اللَّهُمُ مَا اَصَابَهُمْ ثُمَّ تَقَنَّعَ بِرِدَائِهِ وَلَا يُصَلِيكُمْ مَا اَصَابَهُمْ ثُمَّ تَقَنَّعَ بِرِدَائِهِ وَهُوَ عَلَى الرَّحْلِ ـ

৩১৩০. আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রা) তাঁর পিতা থেকে বর্ণনা করেন। নবী (স) (তাবুকের পথে) 'হিজর' নামক স্থান অতিক্রম কালে সাহাবাগণকে বললেন, তোমরা ক্রন্দনরত অবস্থায় ছাড়া এমন লোকদের বস্তিতে প্রবেশ কর না, যারা নিজেরাই নিজেদের ওপর জুলুম করেছে। কেননা, তাদের ওপর যে মুসিবত এসেছিল, সেই মুসিবত তোমাদের ওপরও এসে পড়ার আশংকা আছে। অতপর নবী (স) সওয়ারীর ওপর বসা অবস্থায়ই আপন চাদর দ্বারা মুখ আবৃত করে নিলেন (এবং দ্রুত ঐ এলাকা অতিক্রম করলেন)।

٣١٣٦ عَنِ ابْنِ عُمْرَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّهِ ﷺ لاَ تَدُخُلُوا مَسَاكِنَ الَّذِيْنَ ظَلَمُوا الْفُسَهُمُ الاَّ اَنْ تَكُونُوا بَاكِيْنَ اَنْ يُصِيْبَكُمُ مِثْلُ مَا اَصَابَهُمْ ـ

৩১৩১. ইবনে উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (স) (তাবুকের পথে সবাইকে) নির্দেশ দিয়েছেন, তোমরা (আল্লাহর ভয়ে) একমাত্র ক্রদনরত অবস্থায়ই এমন

লোকদের বস্তিতে ঢুকবে যারা নিজেরাই নিজেদের ওপর জুলুম করেছে (এবং ধ্বংস হয়েছে)। (নতুবা) তাদের ওপর যেমন মুসিবত (আযাব) এসেছিল, তোমাদের ওপরও অনুরূপ মুসিবত এসে পড়ার আশংকা রয়েছে।

## ১৯-অনুদের খাল্লাহ তাআলার বাণী ঃ

أَمْ كُنتُم شُهُدَاء اِذْ حَضَرَ يَعْقُوبَ الْمَنْ اِذْ قَالَ لِبَنيِهِ مَا تَعْبُدُوْنَ مِنْ بَعْدِي قَالُوا نَعْبُدُ اللّهَا وَاحِدًا وَنَحْنُ لَهُ قَالُوا نَعْبُدُ اللّهَا وَاحِدًا وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ - (البقرة ١٣٣)

"যখন ইয়াকুবের অন্তিম সময় এসে হাষির হয়েছিল, তখন কি তোমরা সেখানে উপস্থিত ছিলে? যখন তিনি তাঁর সন্তানদের জিজ্ঞেস করেছিলেন, আমার (মৃত্যুর) পর তোমরা কার ইবাদাত করবে? তারা সমস্বরে জবাব দিয়েছিল, আমরা সেই এক ইলাহরই ইবাদাত করবো, ষিনি আপনার ইলাহ এবং আপনার পূর্বপুরুষ ইবরাহীম, ইসমাসল ও ইসহাকেরও ইলাহ। আর আমরা একমাত্র তাঁরই অনুগত—মুসলিম হয়ে থাকব।"

٣١٣٢ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيُّ ﷺ اَنَّهُ قَالَ الْكَرِيْمِ ابْنِ الْكَرِيْمِ الْسَلَامُ ـ ابْنِ الْكَرِيْمِ عَلَيْهِمُ السَّلَامُ ـ

৩১৩২. ইবনে উমর (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (স) বলেছেন, ইউসুফ ইবনে ইয়াকুব ইবনে ইসহাক ইবনে ইবরাহীম (আ) হলেন করীম ইবনে করীম, ইবনে করীম, ইবনে করীম। (পুন্যবানের পুত্র ......)

২০-অনুদ্দে ঃ মহান আল্রাহর বাণী ঃ

لَقَد كَانَ في يُوسنُفَ وَاخوَته ايَاتُ لّلسَّائلينَ -

"নিকরই ইউসুষ্ক ও তাঁর ভাইদের ঘটনায় প্রশ্নকারীদের জন্য (উপদেশ লাভের) বহু নিদর্শন রয়েছে।"

٣١٣٣ - عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ سَنُلَ رَسَوْلُ اللهِ ﴿ مَنْ آكْرَمُ النَّاسِ قَالَ آتَقَاهُمُ اللهِ عَنْ اللهِ ابْنِ نَبِيً اللهِ ابْنِ خَلِيلِ اللهِ قَالُوا لَيْسَ عَنْ هُذَا نَسَالُكَ قَالَ فَعَنْ مَعَادِنِ الْعَرَبِ تَسُالُونِيْ اللهِ اللهِ قَالُوا لَيْسَ عَنْ هُذَا نَسَالُكَ قَالَ فَعَنْ مَعَادِنِ الْعَرَبِ تَسُالُونِيْ اللهِ اللهِ اللهِ قَالُوا لَيْسَ عَنْ هُذَا نَسَالُكَ قَالَ فَعَنْ مَعَادِنِ الْعَرَبِ تَسُالُونِيْ النَّاسُ مَعَادِنُ خَيَارُهُمْ فِي الْجَاهِلِيَّةِ خِيَارُهُمْ فِي الْإِسْلاَمِ اذِا فَقَهُوا -

৩১৩৩. আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (স)-কে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল, মানুষের মধ্যে সবচেয়ে সম্মানিত ব্যক্তি কে ? তিনি জবাব দিলেন, তাদের মধ্যে

যে আল্লাহকে সবচেয়ে বেশী ভয় করে। সাহাবায়ে কেরাম বললেন, আমরা আপনার কাছে এই ব্যাপারে আরজ করিন। তিনি বললেন, তাহলে মানুষের মধ্যে সর্বাধিক সন্থানিত ব্যক্তি হলেন আল্লাহর নবী ইউসুফ ইবনে নবীউল্লাহ ইবনে ধলীলুল্লাহ। সাহাবাগণ আরজ করলেন, আমাদের প্রশ্ন এ সম্পর্কেও ছিল না। তখন তিনি বললেন, তা হলে তোমরা আমার কাছে কি আরবের খনি অর্থাৎ খান্দানগুলাের ব্যাপারে জিজ্ঞেস করছ ? (শোনাে) মানুষ খনি বিশেষ। জাহিলিয়াতের জমানায় তাদের সর্বেত্তিম ব্যক্তি যারা, ইসলামেও হারাই সর্বেত্তিম। তবে শর্ত হলাে, যদি তারা (ইসলামাি) জ্ঞান অর্জন করে। আবু হরাইরা রো) নবী (স) থেকে অনুরূপই বর্ণনা করেছেন।

٣١٣٤ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيُّ عِيهِ قَالَ لَهَا مُرِي أَبَا بَكُر يُصَلِّى بِالنَّاسِ قَالَتَ النَّهُ رَجُل اَسْيُفٌ مَتَى يَقُمُ مَقَامَكَ رَقَّ فَعَادَ فَعَادَتْ قَالَ شُعْبَةً فَقَالَ فِي النَّالِئَة أَو الرَّابِعَةِ اِنَّكُنَّ صَوَاحِبُ يُوْسُفَ مُرُوا اَبَا بَكْرٍ ـ

৩১৩৪. আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (স) তাঁকে বলেছিলেন, আবু বকরকে বল, যেন লোকদেরকে নামায় পড়িয়ে দেয়। আয়েশা বললেন, তিনি একজন অতি কোমল হ্রদয়ের ব্যক্তি (সামান্য ব্যথায় কেঁদে ফেলেন)। যখন আপনার জায়গায় দাঁড়াবেন, তখনই কাতর হয়ে পড়বেন (এবং নামায় পড়াতে পারবেন না)। নবী (স) পুনরায় তা-ই বললেন। আয়েশাও আবার সেই জবাবই দিলেন। শোবা বলেন, তৃতীয় কিংবা চতুর্থ দফায় নবী (স) বললেন, তোমরা ইউসুফ-এর সঙ্গী নারীদের অনুরূপ হয়েছ। আবু বকরকে বল (নামায় পড়িয়ে দিক)।

٣١٣٥ - عَنْ آبِيْ مُوسَلَّى قَالَ مَرِضَ النَّبِيُّ عَقَالَ مُرُوْا آبَا بَكُرِ فَلْيُصَلِّ بِالنَّاسِ فَقَالَتُ انَّ آبَا بَكْرٍ رَجُلُّ فَقَالَ مِثْلَهُ فَقَالَتُ مِثْلَهُ فَقَالَ مُرُوْهُ فَانِّكُنَّ صُوَاحِبُ يُوسُفَ فَامَّ آبُوْ بَكْرٍ فِيْ حَيَاةٍ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَقَالَ حُسَيْنُ عَنْ زَائِدَةُ رَجُلُّ رَقِيْقٌ -

৩১৩৫. আবু মৃসা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, (একদা) নবী (স) রোগাক্রান্ত হলেন এবং বললেন, আবু বকরকে বল, যেন লোকদেরকে (ইমামতী করে) নামায় পড়িয়ে দেয়। তখন আয়েশা আরজ করলেন, আবু বকর তো এই ধরনের একজন কোমল অনুভৃতি পরায়ণ লোক। অতপর নবী (স) অনুরূপই জবাব দিলেন। আয়েশাও (আবার) তদ্ধপই বললেন। তখন নবী (স) বললেন, আবু বকরকে বল, (যেন নামায় পড়িয়ে দেয়)। নিক্রয় তোমরা ইউসুফের সঙ্গী নারীদের মতো হয়ে পড়েছ। অতপর আবু বকর নবী (স)-এর জীবিতকালে ইমামতী করলেন।

ह्यादेन यास्मा थ्यंक এখান رجل رقيق এর স্থল رجل رقيق वर्गना करतरहन। वर्थार कामन क्रमय ও সংবেদনশীল ব্যক্তি।

٣١٣٦ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ ﴿ اللَّهُمَّ آنْجِ عَيَّاشَ بْنَ آبِي

رَبِيْعَةَ اللَّهُمَّ اَنجِ سلَمَةَ بْنَ هِشَامِ اللَّهُمَّ اَنْجِ الْوَلِيْدَ بْنَ الْوَلِيْدِ اللَّهُمَّ اَنْجِ الْسُتَضْعَفَيْنَ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ اَللَّهُمَّ اَشْدُدُ وَطَاتَكَ عَلَى مُضَرَ اللَّهُمَّ اجْعَلْهَا سِنِيْنَ كَسِنِيْ يُوسُفُ

৩১৩৬. আবৃ হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ (স) দোয়া করলেন, হে আল্লাহ ! আইরাশ ইবনে আবি রাবী আকে (কাফেরদের জুলুম থেকে) নাজাত দিন। হে আল্লাহ, ! সালামা ইবনে হিশামকে মুক্তি দিন। হে আল্লাহ ! ওয়ালীদ ইবনে ওয়ালীদকেও রেহাই দিন। হে আল্লাহ ! দুর্বল মুমিনদেরকেও নাজাত দিন। হে আল্লাহ ! মুদার গোত্রের ওপর আপনার পাকড়াও কঠোরতর করুন। হে আল্লাহ ! এই (জালিম) গোত্রের ওপর ইউসুফ (আ)-এর যুগের অনুরূপ চরম আকাল ও দুর্ভিক্ষ নাযিল করুন।

٣١٣٧ - عَنْ آبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَرْحَمُ اللهُ لُوطًا لَقَدْ كَانَ يَاوِي الِي رُكْنِ شِنَدِيْدٍ وَلَوْ لَبِثْتُ فِي السِّجْنِ مَا لَبِثَ يُوسُفُ ثُمَّ اَتَانِيَ الدَّاعِي لاَجْبَتُهُ ـ

৩১৩৭. আবু হরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বর্ণেন, রসূলুরাহ (স) দোয়া করেছেন, আরাহ লৃত-এর ওপর রহম করুন। তিনি (দীনি কাজে অসহায় অবস্থায়) একটি মধবুত বৃঁটির আশ্রম্ন পেতে চেয়েছিলেন। আর ইউসুফ (আ) যত দীর্ঘকাল কারাবাসে কাটিয়েছেন, এত দীর্ঘকাল আমি যদি কয়েদখানায় থাকতাম এবং পরে রাজদৃত আমার নিকট আসতো, তবে নিক্যই আমি তার ডাকে সাড়া দিয়ে বসতাম।

৩১৩৮. মাসরুক (রা)-এর বর্ণনা, তিনি বলেন, আমি আয়েশার জননী উম্বে রুমানের কাছে আয়েশার ব্যাপারে যেসব (অপবাদের) কথা ছড়ানো হয়েছিল সেই (ইফকের ঘটনা) সম্পর্কে জানতে চাইলাম। তিনি বললেন, আয়েশা ও আমি বসা ছিলাম। এমনি সময় একজন আনসারী মহিলা এই কথা বলতে বলতে আমার নিকট আসল যে, আল্লাহ করুন,

অমুকের ওপর আল্লাহর লানত পড়ক। আর লানতের আযাব তো তাকে পেয়েই বসেছে। (উম্বে রুমান বলেন) আমি জিজ্ঞেস করলাম, এ কথা কেন ? সেই মহিলা বলল, কেননা সে (মিখ্যার অপবাদের) কথার চর্চা করে বেড়াচ্ছে। তখন আয়েশা জিজ্ঞেস করলেন, কোন্ कथा ? (উत्य क्रमान) आह्मभारक व्यानाति धूम वनमान। आह्मभा क्रिड्डिंन क्रमान, ব্যাপারটি কি আবু বকর এবং রসৃদুল্লাহ (স) ভনেছেন ? বদদেন, হা। আয়েশা (রা) বেহুশ হয়ে পড়ে গেলেন। পরে তার হুশ ফিরে এলে গা কাঁপিয়ে ভীষণ জুর উঠল। তারপর নবী (স) আগমন করলেন এবং (তার অবস্থা দেখে) জিজ্ঞেস করলেন, তার কি হল ? আমি (উম্মে রুমান) জবাব দিলাম, তার সম্পর্কে যা কিছু রটনা হয়েছে তাতে আঘাত পেয়ে জুরে আক্রান্ত হয়েছে। তথন আয়েশা উঠে বসল এবং বলতে লাগল, আল্লাহর কসম ! (ব্যাপারটি যে সম্পূর্ণ মিথ্যা তাতে) আমি যদি কসমও খাই, তবুও আপনারা আমায় বিশ্বাস করবেন না। আর যদি আমি ওজর পেশ করি, তা-ও আপনারা মানবেন না। অতএব এখন আমার এবং আপনাদের ব্যাপার হল ইয়াকুব ও তাঁর সম্ভানদের মতো। (অর্থাৎ ইয়াকুব যেমন ইউসুফকে হারিয়ে চরম ধৈর্য ধারণ করেছিলেন, আমিও তাই করলাম তিনি ছেলেদের মনগড়া কাহিনী ভনে বলেছিলেন ঃ)।-" তোমরা যা বর্ণনা করছ সে ব্যাপারে একমাত্র আল্লাহরই কাছে মদদ চাওয়া হয়ে থাকে।" অতপর নবী (স) ফিরে চলে গেলেন এবং আল্লাহ (এ ব্যাপারে) যা নাযিল করার ছিল, নাযিল করলেন। নবী (স) এসে এ খবর আয়েশাকে জানালেন। আয়েশা বললেন, আমি একমাত্র আল্লাহরই প্রশংসা করব, আর করোর নয়।

٣٩٣٩ عَسَنُ عُرُوةً بَنُ الزُّبَيْرِ اَنَّهُ سَأَلَ عَائِشَةً زَوْجَ النَّبِيِ فَ اَرَايْتِ وَوَلَهُ حَتَّى اِذَا اسْتَيَاسَ الرَّسُلُ وَظَنُّواْ اَنَّهُمْ قَدْ كُذَّبُوا اَوْ كُذَبُوا قَالَتُ بَلْ كَذَّبَهُمْ قَوْمُهُمْ فَقُلْتُ وَاللهِ لَقَدِ اسْتَيْقَنُوا اَنَّ قَسُومَهُمْ كَذَّبُوهُمْ وَمَا هُو بِالظَّنِ فَقَالَتُ يَا عُرَيَّةً لَقَدِ اسْتَيْقَنُوا بِذَلِكَ قُلْتُ فَلَعَلَّهَا اَوْ كُذَبُوا قَالَتُ مَعَاذَ اللهِ لَمْ تَكُنِ الرَّسُلُ لَا عُرَيَّةً لَقَدِ اسْتَيْقَنُوا بِذَلِكَ قُلْتُ فَلَعَلَّهَا اَوْ كُذَبُوا قَالَتُ مَعَاذَ اللهِ لَمْ تَكُنِ الرَّسُلُ لَلهِ لَمْ تَكُنِ الرَّسُلُ الَّذِينَ امْنُوا بِرَبِهِمْ وَطَنَّلُ ذَلِكَ عَلَيْهُمُ الْبَلاءُ وَاسْتَاخَرَ عَنْهُمُ النَّصُرُ حَتَّى إِذَا اسْتَياسَتُ مَمَّنَ وَصَدَقُوهُمُ مَنْ قَوْمِهِمْ وَطَنُوا اَنَّ اَتَبَاعَهُمْ كَذَّبُوهُمْ جَاءَ هُمْ نَصُرُ اللهِ \* قَالَ اَبُو عَبْدِ كَذَبُهُمُ مِنْ قَوْمِهِمْ وَطَنُوا اَنَّ اَتَبَاعَهُمْ كَذَّبُوهُمْ جَاءَ هُمْ نَصُرُ اللهِ \* قَالَ اَبُو عَبْدِ مَعْنَاهُ الرِّجَاءُ لَا تَيَاسُوا مِنْ يَئِسِتُ مِنْهُ مِنْ يُوسَفُ لَا تَيَاسُوا مِنْ رَوْحِ اللهِ مَنْ رَوْحِ اللهِ السَّتَيَاسُوا مِنْ رَوْمَ اللهِ الْسَتَيَاسُوا مِنْ يَئِسِتُ مِنْهُ مِنْ يُوسَفُ لَا تَيَاسُوا مِنْ رَوْمَ اللهِ مَنْ الرِّجَاءُ .

৩১৩৯. উরওয়া ইবনে যুবাইর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি নবী পত্নী আয়েশাকে জিজ্ঞেস করেছিলেন, আপনি কি আল্লাহর এ ফরমানের প্রতি লক্ষ করেছেন ? (যার অর্থ হল) "যখন রসূলগণ নিরাশ হয়ে গেলেন এবং তাদের এ ধারণা জন্ম নিল যে, নিক্রাই এখন জাতি তাদের প্রতি মিধ্যা আরোপ করার প্রয়াস পাবে।" এ আয়াতে শব্দটি کثنی না كُذُبُو তখন আয়েশা বললেন, اكُذُو কেননা, তাদেরকে তাঁদের জাতি মিথ্যাবাদী বলেছে। আমি বললাম, আল্লাহর কসম । রস্লগণের তো দৃঢ় বিশ্বাস ও ইয়াকিন হয়ে গিয়েছিল যে, তাদেরকে মিথ্যাবাদী মনে করা হবে। তাহলে আয়াতে المن سبب কিভাবে বলা হল ? (যার অর্থ হয় ধারণা করা) আয়েশা বললেন, আরে উরাইয়া (শোন্) নিকয় এ ব্যাপারে তাঁদের ইয়াকীন ছিল। আমি বললাম, তাহলে সম্ভবত এটি او হবে। আয়েশা বললেন, নাউযুবিল্লাহ, রস্লগণ আল্লাহর সাথে এমন ধারণা কখনো করতে পারে না। (কেননা, তাহলে এর অর্থ দাঁড়াবে এই যে, তাদের এ ধারণা হয়ে গেল যে, তাদের কাছে আল্লাহর পক্ষ থেকে মিথ্যা বলা হয়েছে !) বরং আয়াতে "তাঁরা"—এর অর্থ হলো, রস্লগণের সেসব অনুসারী, যারা আপন রবের ওপর ঈমান এনেছিলেন, তাঁরা রস্লগণকে সত্য বলে স্বীকার করেছিলেন। তারপর তাঁদের ঈমানের পরীক্ষা একটু দীর্ঘায়িত হয়ে গেল, (আল্লাহর) সাহায্য আসতে কিছু দেরী হয়ে পড়ল, শেষ পর্যন্ত যখন নবীগণ স্বজাতীয় লোকদের মাঝে যারা তাঁদেরকে মিথ্যা মনে করেছে তাদের ঈমান আনার ব্যাপারে নিরাশ হয়ে গেলেন এবং তাঁদের এ ধারণা হতে লাগল যে, তাঁদের অনুসারীগণও তাঁদেরকে মিথ্যাবাদী মনে করে বসবেন, ঠিক তখনই আল্লাহর সাহায্য এসে গেল।

আবু আবদুল্লাহ (ইমাম বুখরী) বলেন ؛ استاسوا এসেছে يئست منه থেকে এবং তা المتعال এর ওজন অনুযায়ী হয়েছে। অর্থাৎ ইউসুফ (কে পাওয়া) থেকে নিরাশ হয়ে গেলেন। আর عن روح الله মান এর অর্থ আল্লাহর রহমত থেকে নিরাশ হয়ো না।

٣١٤٠ عَنِ ابْنِ عَمَرَ عَنِ النَّبِيُّ بَهَ قَالَ الْكَرِيْمُ ابْنُ الكَرِيْمِ ابْنِ الكَرِيمِ ابْنِ الكَرِيمِ ابْنِ الْكَرِيمِ ابْنِ الْكَرِيمِ ابْنِ الْكَرِيمِ الْسَلَامُ ـ الْكَرِيمِ الْسَلَامُ ـ الْكَرِيمِ الْسَلَامُ ـ

৩১৪০. ইবনে উমর (রা)-এর বর্ণনা, নবী (স) বলেছেন ঃ ইউসুফ ইবনে ইয়াকুব ইবনে ইসহাক ইবনে ইবরাহীম (আ) হলেন করীম ইবনে করীম ইবনে করীম।

## ২১-অনুচ্ছেদ ঃ মহান আল্লাহ বাণী ঃ

وَاَيَّـوْبَ اِذْ نَادَى رَبَّهُ اَنِّى مَسَّنِىَ الضَّرُّ وَاَنْتَ اَرْحَمُ الرَّاحِمِيْنَ فَاسْتَجَبْنَا لَـهُ فَكَشَفْنَا مَا بِهِ مِنْ ضُرِّ وَّاتَيْنَهُ اَهْلَهُ وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ رَحْمَةٌ مِّنْ عِنْدِنَا وَذِكْـرى لِلْعَبِدِيْنَ ـ (انبياء ٨٤-٨٣)

"আইউবের কাহিনী স্বরণ কর; যখন তিনি তাঁর পরোয়ারদিগারকে ডাকলেন, হে পরোয়ারদিগার! আমার খুব কট হচ্ছে। আপনি তো শ্রেষ্ঠতম দয়ালু। (আমার যাতনা দূর করে দিন) অতপর আমি তার আবেদন মঞ্জুর করে নিলাম এবং সকল কট-যাতনা দূর করে দিলাম। পুনঃ তার (হারানো) পরিজনবর্গ তাকে ফিরিয়ে দিলাম এবং এদের সাথে সমপরিমাণ আরও দান করলাম। এ ছিল আমার পক্ষ থেকে অসীম রহমত ও কর্মণা। আর আমার বান্দাদের জন্য এক অবিশ্বরণীয় ঘটনা।"

(সুরা আল আম্বিয়া : ৮৩-৮৪)

٣١٤١ - عَنْ آبِيْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ عَهِ قَالَ بَيْنَمَا ٱيُّوبُ يَغْتَسِلُ عُرْيَانًا خَرَّ عَلَيْهِ رِجْلُ جَرَادٍ مِّنْ ذَهَبٍ فَجَعَلَ يَحْشِيْ فِي ثَوْبِهِ فَنَادَى رَبَّهُ يَا ٱيُّوبُ ٱلمْ ٱكُنْ اَغْنَيْتُكَ عَمَّا تَرْى قَالَ بَلَى يَا رَبِّ وَلَكِنْ لاَ غَنِّى لِى عَنْ بَرَكَتِكَ ـ أَلَمْ الْكُنْ الْعَنِّيْ لِى عَنْ بَرَكَتِكَ ـ

৩১৪১. আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (স) বলেছেন ঃ একদিন আইউব (আ) নগুদেহে গোসল করছিলেন, এমনি অবস্থায় তাঁর ওপর সোনার অসংখ্য পঙ্গপাল পতিত হল। তিনি (সেগুলোকে) দ্রুত হাতে ধরে ধরে কাপড়ে রাখতে লাগলেন। তখন তাঁর প্রভূ তাঁকে ডেকে বললেন, হে আইউব ! তুমি দেখতে পাচ্ছ, তা থেকে আমি কি তোমায় মুখাপেক্ষীহীন করে দেইনি । তিনি জবাব দিলেন, হাঁ, প্রভূ। কিন্তু আপনার বরকত ও কল্যাণময়তা থেকে তো আর মুখ ফিরিয়ে রাখতে পারি না।

২২-অনুম্বেদ ঃ আল্লাহ তাআলার বাণী ঃ

وَاذْكُر هِي الْكِتَابِ مُوسِلِي اِنَّهُ كَانَ مُخْلِصًا وَكَانَ رَسُولاً نَبِيًا وَنَادَيْنَاهُ مِنْ جَانِبِ الْطُوْرِ الْاَيْمَنِ وَقَرَّبْنَاهُ نَجِيًّا ـ

"কিতাবে মৃসার ঘটনাটি শ্বরণ কর। নিশ্বয়ই তিনি একজন নিষ্ঠাবান ছিলেন। আর ছিলেন রসূল ও নবী। আমি তাকে তুর পাহাড়ের ডান দিক থেকে ডেকেছি এবং গোপনে কথা বলার জন্য নিকটে এনেছি।"

٣١٤٢ – عَنْ عُرُوةَ قَالَ قَالَتَ عَائِشَةٌ فَرَجَعَ النَّبِيُّ اللَّي خَدِيْجَةَ يَرْجِفُهُ فُوَادُهُ فَانْطَلَقَتْ بِهِ اللَّي وَرَقَةَ بْنِ نَوْفَلِ وَكَانَ رَجُلاً تَنْصَرَّ يَقْرَأُ الْانْجِيلَ بِالْعَرَبِيّةِ فَقَالَ وَرَقَهُ مَاذَا لَيْ مَا لَا مَا اللهِ عَلَى مُوْسَى وَانْ آنْرَكَنِي تَرْكَ اللهُ عَلَى مُوْسَى وَانْ آنْرَكَنِي تَرْكَ وَمُكَ آنْصُرُكَ نَصْرًا مُؤَرَّدًا النَّامُوسُ صَاحِبُ السِّرِّ الَّذِي يُطْلِعُهُ بِمَا يَسْتُرُهُ عَنْ غَيْرِهِ - عَنْ غَيْرِهِ -

৩১৪২. আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (স) হেরা গিরিগুহা থেকে খাদীজার কাছে ফিরে আসলেন। তাঁর হৃদকস্পন হচ্ছিল। তখন খাদীজা তাঁকে নিয়ে ওয়ারাকা ইবনে নওফেলের নিকট গেলেন। ওয়ারাকা ঈসায়ী ধর্ম গ্রহণ করেছিলেন এবং আরবী ভাষায় ইনজিল পাঠ করতেন। ওয়ারাকা জিজ্জেস করলেন, আপনি কি দেখেছেন ? নবী (স) তাকে সব জানালেন। তখন ওয়ারাকা বললেন, এতো সেই 'নামুস' (ফেরেশতা), যাকে মহান আল্লাহ মৃসার ওপর নাযিল করেছিলেন। আমি যদি আপনার জমানা পাই, তবে সর্বশক্তি দিয়ে আপনার সাহায্য করব।

'নামুস' অর্থ গুপ্ত তথ্য ও তথ্যবাহী। যাকে কেউ কোন বিষয়ে অবহিত করে, আর সে তা অপর থেকে গোপন রাখে, প্রকাশ হতে দেয় না। এখানে এ শব্দ দ্বারা হযরত জিবরাইল (আ)-কে বুঝানো হয়েছে]। ২৩-অনুচ্ছেদ ঃ মহান আল্লাহর বাণী ঃ

وَهَلُ اَتَاكَ حَدَيثُ مُوسَى اذْ رَأَى نَارًا فَقَالَ لاَهْلِهِ امْكُنُوا انِّي أَنَسَتُ نَارًا لَعَلِيَّ أَتَا اللَّهُ مَنْهَا بِقَبَسٍ اَوْ اَجِدُ عَلَى النَّارِ هُدًى - فَلَمَّا اَتْهَا بُوْدِيَ يَمُوسَى انِّي اَنَا رَبُّكُ مَنْهَا بِقَبَسٍ اَوْ اَجِدُ عَلَى النَّارِ هُدًى - فَلَمَّا اَتْهَا بُوْدِيَ يَمُوسَى انِّي اَنَا رَبُّكُ مَا مُثَلِكُ مَا النَّارِ هُدًى - فَالْمَا الْفَرْقُ لِمَا رَبُّكُ فَاسْتَمْعُ لِمَا يُهْمَى - وَانَا اَخْتَرْتُكَ فَاسْتَمْعُ لِمَا يُهْمَى - وَانَا اَخْتَرْتُكَ فَاسْتَمْعُ لِمَا يُهْمَى - (طه)

"মৃসার কাহিনী কি আপনার কাছে পৌছেছে, (পথিমধ্যে) তিনি যখন আতন দেখলেন, তখন নিজ পরিজনকৈ বললেন, তোমরা (এখানে একটু) অপেকা কর। আমি (একটু দ্রে) আতন দেখেছি। আশা করি, তা থেকে তোমাদের জন্য শিছু (আতন) নিয়ে আসব কিংবা (সেখানে) আতনের সন্ধান পাবো। অতপর মৃসা সেখানে আসলে পর ডাক তনলেন, হে মৃসা! নিশ্বর আমি তোমার রব। তুমি পায়ের জুতা খুলে কেল। কেননা, তুমি 'তুয়া' নামক এক পবিত্র প্রান্তরে হাজির হয়েছ। আমি তোমাকে (রস্ল) মনোনীত করেছি। অতএব যা অহী করা হয়, তা মনোযোগ দিয়ে শোন।"

حُدَّهُمْ عَنْ لَيلَةٍ السَّرِي بِهِ حَتَّى اَتَّى السَّمَاءُ الْخَامِسَةُ فَاذَا هَارُوْنَ قَالَ هَذَا هَارُوْنَ فَالَ هَذَا هَارُوْنَ قَالَ هَذَا هَالِح وَالنَّبِيِّ الصَّالِح وَالنَّبِيِّ الصَّالِح وَالنَّبِيِّ الصَّالِح وَالنَّبِيِّ الصَّالِح وَالنَّبِيِّ الصَّالِح وَلِنَبِي الصَّالِح وَالنَّبِي الصَّالِح وَالنَبِي الصَّالِح وَالنَّبِي الصَّالِح وَالنَّهِ الْمَالِح وَالْمَالِح وَالْمَالِحِي وَالْمَالِح وَالْمَالِعِ وَالْمَالِح وَالْمَالِعِ وَالْمَالِح وَالْمَالِع وَالْمَالِعِ وَالْمَالِع وَالْمَالِعِ وَالْمَالِع وَالْمَالِع وَالْمَالِع وَالْمَالِعِ وَالْمَالِع وَالْمَالِع وَالْمَالِع وَالْمَالِع وَالْمَالِع وَالْمَالِعِ وَالْمَالِع وَالْمَالِعِ وَالْمَالِع وَالْمَالِعِ وَالْمَالِعِ وَالْمَالِع وَالْمَالِع وَالْمَالِع وَالْمَالِعِ وَالْمَالِعِ وَالْمَالِعِ وَالْمَالِع وَالْمَالِع وَالْمَالِعِ وَالْمَالِعِ وَالْمَا

২৪-অনুচ্ছেদ ঃ ঈমানদারের আহ্বান। মহান আল্লাহর বাণী ঃ

وَقَالَ رَجُلُ مُؤْمِنً مِّنَ اللِ فَرْعَوْنَ يَكْتُمُ الْمَانَهُ اَتَقْتُلُونَ رَجُلاً اَنْ يَقُولَ رَبِّيَ اللهُ وَقَالُونَ رَجُلاً اَنْ يَقُولَ رَبِّيَ اللهُ وَقَالُونَ رَجُلاً اَنْ يَقُولَ رَبِّيَ اللهُ وَقَالُونَ يَكُ صَادِقًا يُصِبْكُمْ بَعْضَ الَّذِي يَعِدُكُمْ ۚ اِنَّ اللهُ لَا يَهْدِي مَنْ هُوَ مُسْرِفً كَذَابً

"[ফেরাউন মৃসা (আ)-কে হত্যার সিদ্ধান্ত ঘোষণা করলে] ফেরাউন বংশীর এক ব্যক্তি যে নিজ ইমানকে (এ পর্যন্ত) গোপন রেখেছিল—বলল, তোমরা কি একজন লোককে হত্যা করতে চাইছ তথু এ অপরাধে (?) যে, সে বলছে, আমার রব আল্লাহ ? অথচ সে তোমাদের কাছে তোমাদের রবের পক্ষ থেকে সুস্পষ্ট প্রমাণাদি নিয়ে এসেছে। সে

ৰদি সত্যবাদী না হয়, তবে মিখ্যার পরিণাম তাকেই ভোগ করতে হবে। আর বদি সে সত্যবাদী হয়, তাহলে সে তোমাদের সাথে বেসব ওরাদা করছে, তার কিছু অংশ (আহাব) তোমাদের ওপর অবশ্যই আসবে। বারা সীমা লংবনকারী ও মিখ্যাবাদী, আল্লাহ কখনও তাদেরকে হেদায়াত দান করেন না।"—(সূরা আল মু'মিন ঃ ২৮)

২৫-অনুহেদ ঃ মহান আগ্রাহর বাণী ঃ

وَهُل أَتِكَ حَدِيثُ مُوسى وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسى تَكليمًا

"[হে মুহামাদ (স)!] আপনার কাছে কি মুসার খবরটি পৌছেছে ?" "এবং আল্লাহ মুসার সাথে ভালোভাবে কথাবার্তা বলেছেন।"

٣١٤٤ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ ﴿ لَيْلَةً أَسْرِيَ بِهِ رَأَيْتُ مُوسَى وَإِذَا رَجُلُّ مَيْنَ مِ اللّٰهِ ﴿ لَيْتُ مُوسَى وَإِذَا رَجُلُّ مَيْنَ رِجَالٍ شَنُوْءَةً وَرَأَيْتُ عِيْسَى فَاذَا هُو رَجُلُّ رَيْعَةَ اَحْمَرُ كَأَنَّمَا خَرَجَ مِنْ دِيْمَاسٍ وَإِنَا آشَبَهُ وَلَدِ إِبْرَاهِيْمَ ثُمَّ أَتِيْتُ بِإِنَاءَيْنِ فِي اَحْدَهِمَا لَبَنْ وَفِي الْأَخْرِ خَمَرٌ فَقَالَ اِشْرَبْ آيَّهُمَا شِئْتَ فَاخَذْتُ اللَّبَنَ فَشَرْبِتُهُ فَقَيْلَ الْخَمَر غَوَتْ أُمَّتُكَ .

৩১৪৪. আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (স) বলেছেন ঃ যে রাতে আমার মিরাজ হয়, সে রাতে আমি মৃসাকে দেখতে পেয়েছি। তাঁর গায়ের গোশত জমাট বাঁধা অর্থাৎ তিনি বলিষ্ঠদেহী ছিলেন, তাঁর চুল কোঁকড়ানো। (মনে হচ্ছিল) তিনি যেন শানুআ গোত্রেরই একজন লোক। আমি ঈসা (আ)-কেও দেখেছি। তিনি মধ্যমদেহী ছিলেন। রং ছিল তাঁর লাল। তিনি যেন (এইমাত্র) হাম্মাম থেকে বের হলেন। আর ইবরাহীম (আ)-এর বংশধরদের মধ্যে তাঁর সাথে আমার চেহারার মিল রয়েছে সবচেয়ে বেলী। অতপর আমার সামনে দুটি পিয়ালা আনা হল। এর একটিতে ছিল দুধ এবং অপরটিতে ছিল শরাব। জিবরাইল (আ) বললেন, দুটির মধ্যে যেটি চান সেটি থেকে পান করুন। আমি দুধ নিলাম এবং তা পান করলাম। তখন বলা হল, আপনি ফিতরাত ই (স্বভাব ও প্রকৃতি) বেছে নিয়েছেন। যদি আপনি শরাব নিয়ে নিতেন, তাহলে আপনার উম্মত গোমরাহ হয়ে যেত।

٣١٤٥ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ عَنَّ قَالَ لاَ يَثْبَغِي لِعَبْدِ اَنْ يَقُوْلَ اَنَا خَيْرٌ مِّ سَنَ يُوْبُونُ اَنْ يَقُولُ اَنَا خَيْرٌ مِّ سَنْ يُوْبُونُ يَوْنُسَ بُنِ مَتَّى وَنَسَبَهُ إِلَى اَبِيْهِ وَذَكَرَ النَّبِيُّ عَنِي لَيْلَةٌ السري بِهِ فَقَالَ مُوسَى اَدَمُ طُوالُ كَانَّةُ مِنْ رِجَالٍ شَنُوْءَةً وَقَالَ عَيْسَى جَعَدٌ مَرْبُوعٌ وَذَكَر مَالِكَ خَازِنَ النَّارِ وَذَكَرَالدَّجَّالَ ـ

৩১৪৫. কাতাদাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আবুল আলিয়ার কাছে শুনেছি, তাঁর কাছে তোমাদের নবী (স)-এর চাচাতো ভাই ইবনে আব্বাস রেওয়ায়েত করেছেন। নবী (স) বলেছেন, কোন ব্যক্তির পক্ষে আমাকে ইউনুস ইবনে মান্তার চেয়ে উত্তম বলা শোভা পায় না। নবী (স) ইউনুস (আ)-কে তাঁর পিতার সাথে সম্পর্কিত করেছেন। নবী (স) মিরাজের রাতের কথাও উল্লেখ করেছেন এবং বলেছেন, মৃসা (আ) ছিলেন দীর্ঘদেহী এবং বাদামী রং বিশিষ্ট, যেন 'শানুআ' গোত্রের একজন লোক। তিনি এ-ও বলেছেন, ঈসা (আ) ছিলেন কোঁকড়ানো চুলওয়ালা, মধ্যমদেহী লোক। তিনি দোযখের দারোগা মালেক ও দাজ্জালের কথাও উল্লেখ করেছেন।

٣١٤٦ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ اَنَّ النَّبِيُّ عَنَالُوا هَذَا يَوْمٌ عَظِيْمٌ وَهَنَ يَوْمٌ نَجَّى اللَّهُ فَيْهِ مُوسَى وَاعْرَقَ بَوْمًا يَعْنِى عَاشُوْرَاءَ فَقَالُوا هَذَا يَوْمٌ عَظِيْمٌ وَهَنَ يَوْمٌ نَجَّى اللَّهُ فَيْهِ مُوسَى وَاعْرَقَ اللهُ فَيْهِ مُوسَى وَاعْرَقَ اللهُ فَرْعَوْنَ فَصامَ مُوسَى مَنْهُم فَصامَهُ وَامْرَ اللهِ فَقَالَ آنَا اَوْلَى بِمُوسَى مَنْهُم فَصامَهُ وَامْرَ بِصِيامِهِ .

৩১৪৬. জুবাইর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, ইবনে আব্বাস (রা) বলেছেন, নবী (স) যখন (হিজরত করে) মদীনায় আসেন, তিনি দেখতে পান যে, ইয়ান্ট্দীরা একদিন রোযা রাখছে। দিনটি ছিল আশুরার দিন। (জিজ্ঞেস করার পর) তারা বলল, এটি এক মহান দিন। এ দিনেই আল্লাহ মৃসা (আ)-কে নাজাত দিয়েছেন এবং ফিরাউনের দলকে ডুবিয়ে মেরেছেন। অতপর মৃসা (আ) আল্লাহর শুকরিয়া আদায়ের জন্য রোযা রেখেছেন। তখন নবী (স) বললেন, তাদের তুলানায় আমিই হলাম মৃসা (আ)-এর বেশী ঘনিষ্ঠ। সুতরাং তিনি নিজেও (এই দিন) রোযা রেখেছেন এবং সবাইকে রোযা রাখার হুকুমও করেছেন।

#### ২৬-অনুদেদ ঃ মহান আল্লাহর বাণী ঃ

وَوَاعَدْنَا مُوْسَى ثَلاَثِيْنَ لَيلَةً وَاتَمَمْنَاهَا بِعَشْرِ فَتَمَّ مَيْقَاتُ رَبِّهِ اَرْبَعَيْنَ لَيلَةً وَقَالَ مُوْسَى لِإَخْيهِ هَارُوْنَ اخْلُفْنِي فِي قَوْمِي وَأَصْلِحْ وَلَا تَتَّبِعُ سَبِيْلَ الْمُفْسِدِيْنَ وَلَمَّا جَاءَ مُوْشَى لِمِيْقَاتِنَا وَكَلَّمَةُ رَبَّةُ قَالَ رَبِّ اَرِنِي أَنْظُرُ اِلَيْكَ قَالَ لَنُ تَرَانِي وَلَمَّا جَاءَ مُوْشَى لِمِيْقَاتِنَا وَكَلَّمَةُ رَبَّةُ قَالَ رَبِّ اَرِنِي أَنْظُرُ الِيكَ قَالَ لَنُ تَرَانِي وَلَكِنِ انْظُرُ الِي الْجَبَلِ فَإِنِ السَّتَقَرُّ مَكَانَةُ فَسَوْفَ تَرْنِي فَلَمَّا تَجَلِّى رَبَّهُ الْجَبَلِ جَعَلَهُ دَكًا وَخَرَ مُوسَلَى صَعْقًا فَلَمَّا اَفَاقَ قَالَ سَبُحْنَكَ تُبْتُ الِيْكَ وَانَا اَوْلُ الْمُعْمَانِينَ وَالْاعِراف : ١٤٣)

"আমি মৃসার সাথে (কিতাবদানের উদ্দেশ্যে) তিরিশ রজনীর জন্য ওরাদা করেছিলাম এবং (পরে) আরও দল রাত বাড়িরে দিয়ে তাকে চল্লিল রজনীতে পূর্ণ করলাম। মৃসা (তুর পবর্তে যাত্রাকালে) তার ভাই হাক্রনকে বলল, (আমার অবর্তমানে) জাতির মধ্যে আমার প্রতিনিধিত্ব করবে। তাদের সংশোধন করে যাবে। ফাসাদ সৃষ্টিকারীদের পছা অনুসরণ করবে না। মৃসা যখন আমার নির্ধারিত দিনগুলোতে আসল এবং তার প্রভূতার সাথে কথা বলল, তখন সে আরজ করল, হে আমার পরোওয়ারদিগার! আমাকে

দেখা দিন। আমি একটু আপনাকে দেখতে চাই। আল্লাহ বললেন, (এ জগতে) কখনও আমাকে দেখতে পারবে না। তবে (সামনের) ঐ পাহাড়টির দিকে নাজর কর, বিদি তা ত হানে হির থাকে, তখন হয়ত আমাকে দেখবে। যখন তার পরোরারদিগার সেই পাহাড়ে আপন তাজাল্লির (জ্যোতির) বলক মাত্র মারদেন, তাতেই পাহাড়টি চূর্ণ বিচূর্ণ হয়ে গেল এবং মুসা বেহুল হয়ে পড়ে গেল। যখন মুসার চৈতন্য কিরে আসল, তখন আরজ করল, প্রভূ! আপনি পাকপবিত্র। আমি আপনার দরবারে তওবা করছি। আর (এ জগতে আপনার দিদার যে সম্ভব নয়, সে বিষয়ে) আমিই সর্বপ্রথম ঈমান আনলাম।"—(সূরা আরাফ ১৯৪২–৪৩)

٣١٤٧ - عَنْ أَبِيْ سَعِيْدٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ النَّاسُ يَصْعَقُوْنَ يَوْمَ الْقَيَامَةِ فَأَكُوْنُ أَوَّلَ مَنْ تُغْيَقُ فَإِذَا أَنَا بِمُوسَى أَخِذُ بِقَائِمَةٍ مِنِ قَوَائِمِ الْعَرْشِ فَلاَ أَذَرِي أَفَاقَ قَبَلِي أَمْ جُوْزِيَ بِصَعْقَةِ الطُّرْزِ ـ

৩১৪৭. আবু সাঈদ (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (স) বলেছেন ঃ কিয়ামতের দিন সব মানুষ বেছশ হয়ে যাবে। সর্বপ্রথম আমিই চেতনা ফিরে পাব। তখন হঠাৎ আমি মূসা (আ)-কে দেখব, তিনি আরশের খুঁটিগুলার একটি খুঁটি ধরে রয়েছেন। আমি জানি না, আমার আগেই কি তাঁর হুশ আসবে, নাকি তুর পাহাড়ে বেহুশ হওয়ার বিনিময় তাঁকে দেয়া হবে (যে, তিনি আর এখানে বেহুশই হবেন না)।

٣١٤٨ - عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ اللَّهِ لَوْ لاَ بَثُنْ إِسْرَائِيلَ لَمْ يَخْنَزِ اللَّحْمُ وَلَوْ لاَ جَنْ إِسْرَائِيلَ لَمْ يَخْنَزِ اللَّحْمُ وَلَوْ لاَ حَوَّاءُ لَمْ تَخُنْ ٱنْثَى زَوْجَهَا الدَّهْرَ \_

৩১৪৮. আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। রসূলুক্সাহ (স) বলেছেন ঃ যদি বনী ইসরাইল না হত, তাহলে গোশতে কখনও পচন ধরত না। আর যদি (আদি মাতা) 'হাওয়া' না হতেন, তাহলে কোন নারী কোনকালে স্বামীর সাথে খেয়ানত করত না।

২৭-অনুক্ষেদ ঃ তুফানের বর্ণনা। 'তুফান' কখনও বন্যাপ্রবাহের কারণে হয়ে থাকে। আর অধিক হারে মানুষের মৃত্যুকেও তুফান বলা হয়। القبل এর অর্থ কীট যা কুদ্র কুদ্র উকুনের ন্যায় হয়ে থাকে, حقيق এর অর্থ উপযুক্ত এবং হক। سقط लिक्कि হওয়া। আর যে লোকই লক্ষিত হয় সেই নিজের হাতের ওপর পড়ে যায়। (অর্থাৎ গভীর মর্মবেদনার কখনো দাঁত দিয়ে হাত কামড়ে ধরে আবার কখনো অন্য ধরনের কিছুকরে বসে, যাতে তার গভীর দুঃখ ও শোকের প্রকাশ ঘটে।)

২৮-অনুচ্ছেদ ঃ মৃসা ও খিবিরের কাহিনী সম্বলিত হাদীস।

٣١٤٩ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ اَنَّهُ تَمَالُى هُوَ وَالْحُرَّ بْنُ قَيْسِ الْفَزَارِي فِي صَاحِبِ مُوْسَى قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ مُوْسَى قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ مُوْسَى قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ مُوْسَى قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ فَقَالَ إِنِّى تَمَارَيْتُ أَنَا وَصَاحِبِي هَٰذَا فِيْ صَاحِبِ مُوْسَلَى الَّذِيْ سَالَ السَّبِيْلُ إِلَى لُقَيِّهِ مِلْ سَمَعْتُ رَسُوْلَ اللهِ عَنَّ يَذَكُّرُ شَائَتُهُ قَالَ نَعَمْ سَمَعْتُ رَسُوْلَ اللهِ عَنَّ يَذَكُّرُ شَائَتُهُ قَالَ نَعَمْ سَمَعْتُ رَسُوْلَ اللهِ

يَّةُ يَقُولُ بَيْنَمَا مُوسَلَى فِي مَلَا مِنْ بَنِي السَّرائِيلَ جَاءَهُ رَجُلُّ فَقَالَ هَـلَ تَعْلَمُ اَحَدًا أَعْلَمَ مِنْكَ قَالَ لا تَفَارَحَى اللهُ إِلٰى مُوسَلَى بَلَى عَبْدُنَا خَصْرٌ فَسَالَ مُوسَلَى السَّبْيِلَ إِلَيْهِ فَجُعِلَ لَهُ الْحَوْتُ أَيَّةً وَقِيلَ لَهُ إِذَا فَقَدْتَ الْحُوثَ فَارْجِعْ مُوسَلَى السَّبْيِلَ إِلَيْهِ فَجُعِلَ لَهُ الْحَوْتُ فَيَالًا لَهُ إِذَا فَقَدْتَ الْحُوثَ فَارْجِعْ فَإِنَّكَ سَتَلْقَاهُ فَكَانَ يَتْبَعُ الْحُوت فِي الْبَحْرِ فَقَالَ لِمُوسَلَى فَتَاهُ أَرَايَتَ إِذْ أَوَيْنَا إِلَى الصَّخْرَةِ فَانِي نَسْيَتُ الْحُوثَ وَمَا أَنْسَانِيْهِ إِلاَّ الشَيْطَانُ أَنْ اَذْكُرَهُ - فَقَالَ مُوسَلَى ذَٰلِكَ مَا كُنّا نَبْغِ فَارْتَدًا عَلَى اثَارِهِمِا قَصَمَا فَوَجَدَا خَصْرًا فَكَانَ مِنْ شَنْتِهِمَا الَّذِي قَصَّ اللَّهُ فِي كِتَابِهِ \_ مِنْ شَنْتِهِمَا الَّذِي قَصَّ اللَّهُ فِي كِتَابِهِ \_

৩১৪৯. ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি এবং হুর ইবনে কায়েস ফাযারী মৃসার সাথীর ব্যাপারে বির্তক করছিলেন। ইবনে আব্বাস বলেন, তিনি হলেন 'খিযির'। এমনি সময় তাঁদের নিকট দিয়ে উবাই ইবনে কাব পথ অতিক্রম করছিলেন। ইবনে আব্বাস তাঁকে ডাকলেন এবং বললেন, আমি ও আমার এ সাথী মুসা (আ)-এর সেই সাথীর ব্যাপারে বির্তক করছি—যার সাথে মুলাকাতের জন্য মূসা (আ) পথের সন্ধান চেয়েছিলেন। আপনি কি রস্পুল্লাহ (স)-কে তাঁর কোন অবস্থা বর্ণনা করতে ভনেছেন ? তিনি জবাব দিলেন, হাঁ, আমি রসূলুল্লাহ (স)-কে বলতে শুনেছি যে, মূসা (আ) বনী ইসরাইলের এক সমাবেশে উপস্থিত ছিলেন। তখন তার কাছে একজন লোক আসল এবং তাঁকে জিজ্ঞেস করল, আপনি কি এমন কোন ব্যক্তিকে জানেন, যিনি আপনার চেয়ে অধিক জ্ঞানী ? তিনি বললেন, না। তখন আল্লাহ মুসার প্রতি অহী পাঠালেন যে, হাঁ (তোমার চেয়ে অধিক জ্ঞানী) আমার এক বান্দা আছে—যার নাম 'খিযির'। মূসা তখন তাঁর সাথে সাক্ষাতের জন্য পথের সন্ধান জানতে চাইলেন। তাঁর জন্য একটি মাছকেই (পথের) নিশান ও চিহ্ন হিসেবে নির্দিষ্ট করে দেয়া হল এবং তাঁকে বলে দেয়া হল, যখন তুমি মাছটিকে হারাবে, তখন (পেছনে) ফিরে আসবে। তাহলেই খিযিরের সাক্ষাত পাবে। অতপর মুসা (আ) নদীতে মাছের চিহ্ন খুঁজে চলছিলেন। এমনি সময় মৃসা (আ)-কে তাঁর খাদেম বলে উঠল, আপনি লক্ষ করেছেন যে, আমরা যখন ঐ পাথরটির নিকট বসেছিলাম তখন আমি মাছটির কথা একেবারেই ভূলে গিয়েছিলাম। বস্তুত তার স্বরণ থেকে একমাত্র শয়তানই আমাকে গাফিল করে দিয়েছে। মূসা (আ) বললেন, তাকেই তো আমরা **খুঁছে বে**ড়াচ্ছি। অতএব উভয়েই পেছনে ফিরে চললেন এবং 'খিযির'-এর সাক্ষাত পেয়ে গেলেন। তাঁদের (খিযির ও মুসা) উভয়ের অবস্থার বিস্তারিত বর্ণনা ঠিক তা-ই যা মহান আল্লাহ তাঁর কিতাবে বর্ণনা করেছেন ১৩

٣١٥٠ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ قُلْتُ لِإِبْنِ عَبَّاسٍ إِنَّ نَوْفَا الْبِكَالِيَ يَزعَمُ أَنَّ مُوْسَلَى صَاحِبَ الْنَصْرِ لَيْسُ هُوَ مَوْسَلَى بَنِيْ إِسْرَائِيْلَ إِنَّمَا هُوَ مُوْسِلَى اٰخَرُ

১৩. 'খিষির' শব্দই প্রচলিত হয়ে গেছে, কিন্তু এর ওছ উচ্চারণ খাযের।

فَقُالَ كَذِبَ عَنُكَّ اللَّهِ حُدَّثُنَا أَبَى ۖ بَنُ كَعْبِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّ مُوْسِلِي قَامَ خَطيبًا فِيْ بَنِيْ إِسْرَائِيْلَ فَسَنُئِلَ أَيُّ النَّاسِ أَعْلَمُ فَقَــالَ أَنَا فَعَتَبَ اللَّهُ عَلَيْهِ إِذْ لُمْ يَرُدُّ الْعِلْمَ الِّذِهِ فَقَالَ لَهُ بَلْسَى لِيْ عَبْدٌ بِمَجْمَعِ الْبَحْرَيْنِ هُنَ أَعْلُمُ مِثْكَ قَالَ أَيْ رَبّ وَمَنْ لِيْ بِهِ وَرَبُّمَا قَالَ سُفَيَانُ أَيْ رَبِّ وَكَيْفَ لِيْ بِهِ قَالَ تَأْخُذُ حُوْتًا فَتَجْعَلُهُ فِيْ مِكْتَلِ حَيْثُمَا فَقَدْتَ الْحُوْتَ فَهُنَ ثُمَّ وَرُبُّمَا قَالَ فَهُنَ ثُمَّهُ وَأَخَذَ حُوْتًا فَجَعَلَهُ فِيْ مِكْتَل إِثْمَّ انْطَلَقَ هُوَ وَفَتَاهُ يُوْشَعُ إِبْنُ نُوْنٍ حَتِّى أَتَيَا الصَّخْرَةَ وَضَعَا رُوسُهُمَا فَرَقَدَ مُوسَى وَاضْطَرَبَ الْحُوثُ فَخَرَجَ فَسَنَقَطَ فِي الْبَحْرِ فَاتَّخَذَ سَبِيْلَهُ فِي الْبَحْرِ سَرَبًا فَأَمْسَكَ اللَّهُ عَنِ الْحُوْتِ جَرْيَةَ الْمَاءِ فَصَارَ مِثْلُ الطَّاقِ فَقَالَ هَكَذَا مِثْلُ الطَّاقِ فَانْطَلَقَا يَمْشِيَانِ بَقِيَّةَ لَيْلَتِهِمَا وَيَومَهُمَا حَتَّى إِذَا كَانَ مِنَ الْغَد قَالَ لِفَتَاهُ اٰتِنَا غَدَاهَنَا لَقَدُ لَقِيْنَا مِنْ سَفَرِنَا هٰذَا نَصَبًا وَلَمْ يَجِدُ مُوْسَٰى النُّصَبَ حَتَّى جَارَزَ حَيْثُ أَمَرَهُ اللَّهُ قَالَ لَهُ فَتَاةً أَرَأَيْتَ إِذْ أَوْيُنَا إِلَى الصَّخْرَةِ فَاإِنِّي نَسيِتُ الْحُوْتَ وَمَا أَنْسَانِيهِ إِلاَّ الشَّيْطَانُ أَنْ أَذْكُرَهُ وَاتَّخَذَ سَبَيْلَهُ فَى الْبَحْرِ عَجَبًا فَكَانَ الْحُوْتِ سرَبًا وَلَهُمَا عَجَبًا قَالَ لَهُ مُوسَىٰ ذٰلِكَ مَا كُنَّا نَبُغى فَارْتَدَّا عَلَى اثَارِهِمَا قَصَصاً رَجَعَا يَقُصَّانِ الْتَارَهُمَا حَتَّى اِنْتَهَيَا إِلَى الصَّخْرَةِ فَإِذَا رَجُلُ مُسَجَّى بِثُوْبٍ فَسلَّهُ مُوسَى فَرَدَّ عَلَيْهِ فَقَالَ وَأَنَّى بِأَرْضِكَ السَّلَامُ قَالَ أَنَا مُوسَى قَالَ مُوسَى بَنِيْ إِسْرَائِيلَ قَالَ نَعَمْ أَتَيْتُكَ لِتُعَلِّمَنِيْ مِمَّا عِلَّمْتَ رُشْدًا قَالَ يَامُوسَى إِنِّي عَلَى عِلْمِ مِنْ عِلْمِ اللَّهِ عَلَّمَنِيْهِ اللَّهُ لاَ تَعْلَمُهُ وَأَنْتَ عَلَىٰ عِلْمٍ مِن عِلْمِ اللهِ عَلَّمَكُهُ اللَّهُ لاَ أَعْلَمُهُ قَالَ هَلْ أَتَّبِعُكَ قَالَ إِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيْعَ مَعِيَ صَبْدًا وَكَيْفَ تَصبِرُ عَلَى مَالَمْ تُحِطْ بِهِ خُبْرًا إِلَى قَوْلِهِ إِمْرًا فَانْطَلَقَا يَمْشِيَانِ عَلَى سَاحِلِ الْبَحْرِ فَمَرَّتُ بِهِمَا سَفَيْنَةً كَلَّمُوْهُمْ أَنْ يُحْمِلُوهُمْ فَعَرَفُوا الْخَضِرَ فَحَمَلُوهُ بِغَيْرِ نَوْلٍ فَلَمَّا رَكِبَا فِي السَّفِيْنَةِ جَاءَ عُضْفُورٌ فَوَقَعَ عَلَى حَرْفِ السَّفِيْنَةِ فَنَقَرَ فِي الْبَحْرِ نَقْرَةً أَنْ نَقُرَتَيْنَ قَالَ لَهُ الْخَصْرُ يَا مُؤْسَى مَانَقَصَ عِلْمِي وَعِلْمُكَ مِنْ عِلْمِ اللهِ إِلاَّ مِثْلَ مَا نَقَصَ هٰذَا الْعُصْفُورُ بِمِنْقَارِهِ مِنَ الْبَحْرِ ۚ إِذْ أَخَذَ الفَأْسَ فَنَزَعَ لَوْحًا قَالَ فَلَمْ

يَفْجَاءُمُوسْنِي إِلاَّ وَقَدْ قَلَعَ لَوْحًا بِالْقُدُومِ فَقَالَ لَهُ مُوسْنِي مَا صَنَعْتَ قَوْمُ حَمَلُونَا بِغَيْرٍ نَوْلٍ عَمَدْتَ إِلَى سَفَيْنَتِهِمْ فَخَرَقْتَهَا لِتُغْرِقَ أَهْلَهَا لَقَدْ جَنْتَ شَيْئًا إِمْسرًا قَالَ أَلَمْ أَقُلُ إِنَّكَ لَنْ تَسْتَطيْعَ مَعىَ صَبْرًا قَالَ لاَ تُؤَاخذُنيْ بِمَا نَسيْتُ وَلاَ تُرْهَقُنيْ مِنْ أَمْرِيْ عُسُرًا فَكَانَتِ الْأَوْلَى مِنْ مُوسَى نِسْيَانًا فَلَمَّا خَرَجَا مِنَ الْبَحْرِ مَرُوْا بِغُلاَمٍ يَلْعَبُ مَعَ الصَّبْيَانِ فَأَخَذَ الْخَضِرُ بِرَأْسِهِ فَقَلَعُهُ بِيَدِمٍ هَكَذَا وَأَوْمَا سُفْيَانُ بِأَطْرَافِ أَصَابِعِهِ كَأَنَّهُ يَقُطفُ شَيْئًا فَقَالَ لَهُ مُوْسَى أَقْتَلْتَ نَفْسًا زَكيَّةً بِغَيْرِ نَفْسِ لَقَدْ جِئْتَ شَيْئًا نُكُرًا-قَالَ أَلَمْ أَقُلُ لَكَ إِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيْعَ مَعى صَبْرًا قَالَ إِنْ سَأَلْتُكَ عَنْ شَبَيْءٍ بِغُدَهَا فَلاَ تُصاحِبْنِي قَدْ بِلَغْتَ مِنْ لَّدُنِّي عُذْرًا فَانْطَلَقَا حَتَّى إِذَا أَتَيَا أَهْلَ قَرْيَةِ اسْتَطْعَمَا أَهْلَهَا فَأَبُوا أَنْ يُّضَيِّفُوْهُمَا فَوَجَدَا فيْهَا جِدَارًا يُّرِيدُ أَنْ يَنْقَضَّ مَائلاً أَوْمَا بِيده لِمكَذَا وَأَشَارَ سُفْيَانُ كَأَنَّهُ يَمْسَحُ شَيَئًا إِلَى فَوْقُ فَلَمْ أَشْمَعْ سُفْيَانَ يَذُكُرُ مَائِلاً إِلاَّ مَرَّةً قَالَ قَوْمٌ أَتَيْنَاهُمْ فَلَمْ يُطْعِمُوْنَا وَلَمْ يُضَيِّقُوْنَا عَمَدْتَ إِلَى حَائِطِهِمْ لَوْ شَبِئْتَ لاَتَّخَذْتَ عَلَيْهِ أَجْرًا قَالَ هٰذَا فِرَاقُ بَيْنَى وَبَيْنَكَ سَأُنَبَئُكَ يَتَأْوِيل مَالَمْ نَسْتَطعْ عَلَيْه صَبْرًا قَالَ النَّبِيِّ بِيرِ وَدَدْنَا أَنَّ مُؤسلى كَانَ صَبَرَ فَقَصَّ اللَّهُ عَلَيْنَا مِنْ خَبَرَهِمَا قَالَ سُفْيَانُ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ يَرْحَمُ اللَّهُ مُوْسَى لَوْ كَانَ صَبَرَ يُقَصُّ عَلَيْنَا مِنْ أَمْرِهِمَا وَقَرَأَ ابْنُ عَبَّاسٍ أَمَامَهُمْ مَلِكً يَأْخُذُ كُلُّ سَفَيْنَةٍ صَالِحَةٍ غَصْباً وَأَمَّا الْغُلاَمُ فَكَانَ كَافرًا وَكَانَ أَبُواهُ مُؤْمنَيْن نَّمَّ قَالَ لَى سَفْيَانُ سَمَعْتُهُ مِنْهُ مَرَّتَيْنِ وَحَفِظْتُهُ مِنْهُ قِيلَ لِسَفْيَانَ حَفِظْتَهُ فَبْلَ أَنْ تَسْمَعَهُ مِنْ عَمْرِهِ أَوْ تَحَفَّظُتُهُ مِنْ إِنْسَانٍ فَقَالَ مِمَّنْ أَتَحَفَّظُهُ وَرَوَاهُ أَهْدُ عَنْ عَمْرِهِ غَيْرِي سَمِعْتُهُ مِنْهُ مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاتًا وَحَفِظْتُهُ مِنْهُ ـ

৩১৫০. সাঁদ্দ ইবনে যুবায়ের থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি ইবনে আব্বাস (রা)-কে বললাম ঃ নাওফ বেক্কালী মনে করছে যে, খিযিরের সঙ্গী মৃসা বনী ইসরাইলের (নবী) মৃসা নন। নিশ্চয়ই তিনি অপর কোনও মৃসা। তখন ইবনে আব্বাস বললেন, আল্লাহর দুশমন মিথ্যা কথা বলেছে। উবাই ইবনে কা'ব নবী (স) থেকে আমাদের কাছে এ হাদীস বর্ণনা করেছেন যে, (একদা) মৃসা বনী ইসরাইলের এক সমাবেশে ভাষণ দিতে দাঁড়িয়েছিলেন, তখন তাঁকে জিজ্ঞেস করা হয় যে, কোন্ লোকটি সবচেয়ে অধিক জ্ঞানী ঃ মৃসা জবাব

দিলেন, আমি। (তাঁর এ জবাবে) আল্লাহ তাকে তিরস্কার করলেন। কেননা, তিনি জ্ঞানকে আল্লাহর সাথে সম্পৃক্ত করেননি। আল্লাহ তাঁকে বললেন, দেখ, দু'নদীর সংযোগ স্থলে আমার এক বান্দা আছে। সে তোমার 😉 🕱 অধিক 💯 🖣। মূসা আরজ করলেন, হে আমার পরোয়ারদিগার ! তাঁর কাছে আমাকে কে পৌছাবে ? কখনও সুফিয়ান এভাবে রেওয়ায়েত করেছেন যে, হে প্রভু ! আমি তাঁর দিকটে কিরূপে পৌঁছুব ? আল্লাহ বললেন, তুমি একটি মাছ ধর এবং তা (ভাজা কবে) থলের মধ্যে ভরে রাখ। যেখানে গিয়ে তুমি মাছটি হারিয়ে ফেলবে, আমার সেই বান্দার সাক্ষাত তুমি সেখানেই পাবে। কখনও সুফিয়ান شبع এর স্থলে شب বর্ণনা করেছেন। অতপর মূসা একটি মাছ ধরলেন এবং তা (ভাজা করে) থলের মধ্যে ভরে রাখলেন। তারপর তিনি ও তাঁর খাদেম ইউশা ইবনে নুন (সফরের উদ্দেশ্যে) চললেন। চলতে চলতে তাঁরা (সাগর তীরে) একটি প্রকান্ড পাথরের কাছে এসে থামলেন। উভয়ে পাথরটির উপর মাথা রাখলেন (এবং বিশ্রাম করলেন) ইতিমধ্যে মূসা ঘুমিয়ে পড়লেন। মাছটি (জীবন্ত হয়ে উঠল এবং) ছটফট করতে করতে (থলে থেকে) বেরিয়ে এলো এবং সাগরে নেমে গেল। অতপর সে সাগরের মধ্যে সুড়ঙ্গ আকারে আপন পথ করে নিল। অর্থাৎ আল্লাহ মাছটির গমন পথে পানির গতি রোধ করে দিলেন। ফলে তার গমন পথটি মিহরাবের মতো হয়ে গেল। নবী (স) (হাতের ইশরায়) বললেন যে, এভাবে মিহরাবের মতো হয়েছে। অতপর উভয়ে অবশিষ্ট দিন ও সারা রাত পথ চললেন। যখন পরদিন সকাল হল, তখন মৃসা তাঁর খাদেমকে বললেন, আমার ভোরের খানা আন। আমি (পাথরটিতে বিশ্রাম নেয়ার পর থেকে) এ সফরে খুব ক্লান্তি ও কষ্ট অনুভব করছি। বস্তুত মূসা যে পর্যন্ত আল্লাহর নির্দেশিত সেই স্থানটি অতিক্রম করে না গেছেন, সে পর্যন্ত সফরে তিনি কোন ক্লান্তি বোধ করেননি। তখন খাদেম তাঁকে জানাল ঃ আপনি কি খেয়াল করেছেন যে, আমরা যখন সেই পাথরটির কাছে বিশ্রাম নিয়েছিলাম, তখন (মাছটি পানিতে চলে গেছে) মাছটির (অলৌকিকভাবে চলে যাওয়ার) কথা বলতে আমি একেবারেই ভুলে গেছি। আসলে (আপনার নিকট) তা উল্লেখ করতে একমাত্র শয়তানই আমাকে ভূলিয়ে দিয়েছে। মাছটি সমুদ্রে আন্তর্যজনকভাবে নিজের পথ করে নিয়েছে। (বর্ণনাকারীর মস্তব্য) পথটি মাছের জন্য ছিল একটি সুড়ঙ্গ। আর তাঁদের জন্য ছিল এক অভিনব ও আন্তর্যজনক ব্যাপার। মৃসা তাকে বললেন, এটিই তো (সেই স্থান যা) আমি খুঁজে বেড়াচ্ছি। পরে উভয়ে আপন পদচিহ্ন অনুসরণ করতে করতে পেছনের দিকে ফিরে চললেন। শেষ পর্যন্ত সেই পাথরটির কাছে এসে পৌছলেন এবং (সেখানে)দেখলেন, একজন লোক কাপড়ে আবৃত হয়ে আছেন। মৃসা তাঁকে সালাম করলেন। তিনিও সানামের জবাব দিলেন এবং বললেন, এদেশে তো সালামের কোন রেওয়াজ নেই। (তুমি াকভাবে তা করলে ?) তিনি বললেন, আমি মূসা। লোকটি জিজ্ঞেস করলো, বনী ইস∴াইলের মূসা 🤈 তিনি জবাব দিলেন, হাঁ। আমি এসেছি আপনার নিকট থেকে হেদায়াতের সেই কথাগুলো শেখার জন্যে যা আপনাকে শেখানো হয়েছে। পোকটি বলল, হে মুসা। আমার কিছু আল্লাহ প্রদত্ত ইল্ম আছে—যা তিনিই আমাকে দান করেছেন। এ সম্পর্কে তোমার কোন জ্ঞান নেই। আর তোমার কিছু আল্লাহ প্রদন্ত ইল্ম আছে যা—একমাত্র তোমাকেই আল্লাহ দান করেছেন। সে ব্যাপারে আমার কোন ইল্ম নেই। মূসা বললেন, আমি কি

আপনার সাথে থাকতে পারি ? খিযির বললেন, তুমি আমার সাথে থেকে ধৈর্যধারণ করতে পারবে না। আর তুমি এমন এমন জিনিসের ব্যাপারে ধৈর্য ধারণ করবেই বা কিভাবে—যার রহস্য ও হাকীকত অনুধাবন করা তোমার সাধ্যের বাইরে ? মৃসা বললেন, ইনশাআল্লাহ আপনি অবশ্যই আমাকে একজন ধৈর্যধারণকারী হিসেবে দেখতে পাবেন। আমি আপনার কোন স্থকুমই অমান্য করব না। খিযির বললেন, যদি তুমি আমার সাথে থাকতে চাও, তাহলে যতক্ষণ পর্যন্ত তোমার নিকট ব্যক্ত না করব, ততক্ষণ পর্যন্ত কোন বিষয়ে তুমি আমাকে প্রশ্নু করতে পারবে না।

অতপর উভয়ে রওয়ানা করলেন এবং সাগরের তীর দিয়ে চলতে লাগলেন। এমন সময় একটি নৌকা তাদের পাশ দিয়ে যাচ্ছিল। তারা তাদেরও নৌকায় উঠিয়ে নিতে মাঝিদেরকে অনুরোধ করলেন। মাঝিরা খিযিরকে চিনে ফেললো এবং বিনা ভাড়ায় (সঙ্গীসহ) তাঁকে নৌকায় তুলে নিল। তাঁরা নৌকায় আরোহণ করার পর াকটি চডুই পাখী নৌকার একপাশে এসে বসল এবং একবার বা দু'বার সাগরের পানিতে ঠোঁট ডুবাল। খিযির বললেন, হে মৃসা ! এ পাখীটি সাগর থেকে ঠোঁটের সাহায্যে যে সামান্য পরিমাণ পানি নিয়েছে, তাতে সাগরে পানি যতটুকু হ্রাস পেয়েছে, আমার ও তোমার ইলমের দ্বারা আল্লাহর ইলমে ততোটুকুও কমতি আসেনি। তারপর খিযির হঠাৎ করে একটি কুড়াল উঠালেন এবং (আঘাত হেনে) নৌকার একটি তক্তা (ভেঙ্গে) বের করে ফেললেন। মৃসা দেখলেন, খিয়ির কুড়ালের আঘাতে নৌকার তক্তা ভেঙ্গে ফেলেছেন। তখন তাঁকে মূসা বললেন, আপনি এ কি করলেন ? এরা বিনা ভাড়ায় আমাদেরকে (নৌকায় তুলে) নিল। এখন তাদের নৌকাই আপনার আঘাতের লক্ষবস্তু হল, আপনি আরোহীদেরকে ডুবিয়ে দেয়ার জন্য নৌকায় ছিদ্র করে দিলেন। এ এক গুরুতর কাজ করলেন। খিযির বললেন, আমি কি বলিনি যে, তুমি কখনই আমার সাথে ধৈর্যধারণ করে থাকতে পারবে না। মৃসা জবাব দিলেন, আমি ব্যাপারটি ভূলে গেছি, সেই ভূলের জন্য আমাকে পাকড়াও করবেন না এবং আমার এ আচরণে আমার প্রতি কঠোর হবেন না। মুসার পক্ষ থেকে এ প্রথম ভুল হয়ে গেল। অতপর তাঁরা উভয়েই সাগর পার হয়ে আসলেন। এরপর একটি বালকের পাশ দিয়ে পথ অতিক্রম করছিলেন। সে অন্যান্য বালকদের সাথে খেলছিল। খিযির ছেলেটির মাথা ধরলেন এবং নিজ হাতে তার গর্দান আলাদা করে ফেললেন। (এ কথাটি বোঝানোর জন্য) সুফিয়ান (হাদীস বর্ণনাকারী) তাঁর হাতের আঙুলগুলো দ্বারা এমনভাবে ইশারা করলেন যেন তিনি কোন জিনিস ভেঙে ফেলছিলেন। এ সময় মুসা বললেন ঃ নিক্যুই আপনি একটি জঘন্য কাজ করলেন। খিয়ির বললেন, আমি কি বলিনি যে, তুমি কখনই আমার সাথে ধৈর্যধারণ করতে পারবে না 🛽 মুসা বললেন, এরপর যদি আমি আপনাকে আর কোন বিষয়ে জিজেস করি তাহলে আপনি আমাকে আর আপনার সঙ্গে রাখবেন না। আমার ওজরের চূড়ান্ত হয়ে গেছে। অতপর তাঁরা হাঁটতে আরম্ভ করলেন। শেষ পর্যন্ত লোকালয়ে এসে হাজির হলেন এবং গ্রামবাসীরদের কাছে খাবার চাইলেন। কিন্তু গ্রামবাসীরা তাঁদের মেহমানদারী করতে অস্বীকার করল। সেই লোকালয়েই তাঁরা একটি প্রাচীর দেখতে পেলেন, যা ভেঙ্গে পড়ার উপক্রম হয়েছিল এবং একদিকে ঝুঁকে পড়েছিল। খিযির তা সুদৃঢ় করে ও হাত দিয়ে দাঁড় করিয়ে দিলেন। একথা বলে বর্ণনাকারী সুফিয়ান হাত দিয়ে এভাবে ইঙ্গিত করলেন যেন তিনি কোন জিনিস উপরের দিকে ফিরিয়ে দিচ্ছেন। আমি সফিয়ানকে-'ঝাঁকে পডেছে'-এ কথা উল্লেখ করতে একবারই মাত্র ভনেছি।

মূসা বললেন, এরা এমন মানুষ, আমরা তাদের নিকট আসলাম, তারা না আমাদের জন্য খাবার সরবরাহ করলো, না আমাদের মেহমানদারী করল। আর আপনি গেলেন তাদের প্রাচীর ঠিক করে দিতে। আপনি যদি চাইতেন, তাদের নিকট থেকে এর মজুরী আদায় করতে পারতেন। খিয়ির বললেন, ব্যস এখান থেকেই তোমার ও আমার মধ্যকার সম্পর্ক ছিনু হচ্ছে। তবে যেসব ব্যাপারে তুমি ধৈর্যধারণ করতে পারনি। সেগুলোর গৃঢ় রহস্য আমি তোমাকে অবহিত করছি।

নবী (স) বলেছেন, হায় ! যদি মৃসা সবর করতেন আল্লাহ আমাদের নিকট তাঁদের উভয়ের খবরা খরব (আরও অধিক) বর্ণনা করতেন !

সৃফিয়ান বর্ণন করেন, নবী (স) বলেছেন ঃ আল্লাহ মূসার ওপর রহমত বর্ষণ করুন ! যদি তিনি সবর করতেন, তাহলে তাঁদের উভয়ের ব্যাপারে আমাদের কাছে (আরও অধিক ঘটনা) বর্ণিত হতো। ইবনে আব্বাস (এখানে) عَمْ مُلكُ يَاخُذُ كُلُ سَفِينَةُ صَالِحَة غَضِبًا (অর্থাৎ فَحَمْ مُلكُ يَاخُذُ كُلُ سَفِينَةُ صَالِحَة غَضِبًا (অর্থাৎ তাদের সামনে একজন বাদশা ছিল যে, প্রতিটি নিস্তুত নৌকা জবরদন্তিমূলক ছিনিয়ে নেয়)।

(ইবনে আব্বাস এও পড়েছেন যে,) (অর্থাৎ সে বালকটি ছিল কাফের এবং তার র্মা-বাপ ছিল ঈমানদারি)। পুনরায় সুফিয়ান আমাকে বলেছেন, আমি এ হাদীসটি আমর ইবনে দীনারের থেকে দুবার শুনেছি এবং তাঁর নিকট থেকেই তা মুখন্ত করেছি। সুফিয়ানকে জিজ্ঞেস করা হল, আপনি কি আমর থেকে শোনার আগেই তা মুখন্ত করে ফেলেছেন কিংবা অপর কোন লোকের কাছ থেকে তা মুখন্ত করেছেন গুলিফান জবাব দিলেন, আমি কার নিকট থেকে তা মুখন্ত করতে পারি গ আমি ছাড়া আর কেউ কি হাদীসটি আমরের নিকট থেকে বর্ণনা করেছে গ আমি তাঁর নিকট থেকে দুবার কিংবা তিনবার তা শুনেছি এবং তাঁর কাছ থেকেই তা মুখন্ত করেছি।

٣١٥١ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِ ﴿ قَالَ إِنَّمَا سَمِّيَ الْخَضِرُ إِنَّهُ جَلَسَ عَلَى فَرُوَةٍ بَيْضَاءَ فَإِذَا هِيَ تَهْتَزَّ مِنْ خَلْفِهٍ خَضَراءً -

৩১৫১. আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (স) বলেছেন ঃ খাযেরকে 'খাযের' নামে আখ্যায়িত করার কারণ হলো এই যে, (একদা) তিনি ঘাস পাতাবিহীন শুষ্ক সাদা জায়গায় বসেছিলেন। তাঁর উঠে যাওয়ার পরই হঠাৎ ঐ জায়গাটি সবুজের সমারোহে পরিপূর্ণ হয়ে গেল। (সে ঘটনা থেকে তাঁর নাম 'খাযের'-এচলিত বাংলা উচ্চারণে 'খিযির' হয়ে গেল)।

٣١٥٢ عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنَّ قَيْلَ لِبَنِي إِسْرَائِيلَ ادْخُلُوا اللهِ عَنْ اَبِيْ لِبَنِي إِسْرَائِيلَ ادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَّقُولُوا حَطَّةٌ فَبَدَّلُوا فَدَخُلُوا يَرْحَفُونَ عَلَى أَسْتَاهِهِمْ وَقَالُوا حَبَّةٌ فِي شَعْرَةٍ .

৩১৫২. আবু হুরাইরা (রা) বর্ণনা করেন, রসূলুক্লাহ (স) বলেছেন ঃ বনী ইসরাইলকে আদেশ করা হয়েছিল যে, তারা (প্রস্তাবিত শহরে) প্রবেশদার দিয়ে অবনতমস্তকে ঢুকবে।

আর (মুখে) বলবে, 'হিত্তাতুন' (অর্থাৎ হে আল্লাহ ! আমাদের গোনাহ মাফ করে দাও)। কিন্তু তারা (এ শব্দটি) পরিবর্তন করে ফেলল এবং (নীচু হয়ে যাতে শির নত করতে না হয়) নিজ নিজ কোমরের ওপর ভর করে (শহরে) প্রবেশ করল। আর মুখে বলল ঃ 'হাব্বাতুন ফি শা'রাতিন' (অর্থাৎ যবের দানা চাই, এক কথায়—খাদ্য চাই)।

٣١٥٦ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ بَيْ إِنَّ مُوْسَى كَانَ رَجُلاً حَيْبًا سِتَيْرًا لاَ يُرِي مِنْ جِلْدِهِ شَيْءٌ السَّحْيَاءُ مِنْهُ فَاذَاهُ مِنْ اَذَاهُ مِنْ بَنِي حَيْبًا سِتَيْرًا لاَ يُرْي مِنْ جِلْدِهِ شَيْءٌ السَّحْيَاءُ مِنْهُ فَاذَاهُ مِنْ اَذَاهُ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ فَقَالُوا مَا يَسْتَتُرُ هُذَا التَّسَتُّرُ إِلاَّ مَنْ عَيْبَ بِجِلْدِهِ إِمَّا بَرَصٍ وَإِمَّا أَدْرَةٍ وَإِمَّا الْفَةٍ وَإِنَّ اللهُ أَرَادَ أَنْ يُبَرِّنَهُ مِمَّا قَالُوا لِمُوسَلِّي فَخَلا يَوْمًا وَحْدَهُ فَوَضَعَ ثِيابِهِ لِيَأْخُذَهَا وَإِنَّ الْحَجَر ثَيَابِهُ عَلَى الْحَجَرِ ثُمَّ اغْتَسَلَ فَلَمَّا فَرَغَ أَقْبَلَ إِلَى ثِيَابِهِ لِيَأْخُذَهَا وَإِنَّ الْحَجَر عَبْكَ عَلَى الْحَجَر ثُمَّ اغْتَسَلَ فَلَمَّا فَرَغَ أَقْبَلَ إِلَى ثِيَابِهِ لِيَأْخُذَهَا وَإِنَّ الْحَجَر تَوْبِي عَمَاهُ وَطَلَبَ الْحَجَر فَجَعَلَ يَقُولُ ثَوْبِي حَجَرُ تَوْبِي حَجَر مَتُ اللهُ وَأَبْرَاهُ عُريانًا أَحْسَنَ مَا خَلَقَ حَجَرُ خَتُّى اِنْتَهُى إِلَى مَلاَ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ فَرَأُوهُ عُريَانًا أَحْسَنَ مَا خَلَقَ لَاللهُ وَأَبْرَاهُ مُمَّا يَقُولُونَ وَقَامَ الْحَجَر فَلَكِ أَلْوَلُهُ عَلَى اللّهُ وَاللّهُ إِنَّ بِالْحَجَرِ لَنَدَبًا مِنْ أَثُولُ اللّهُ وَلَالَهُ وَاللّهُ إِنَّ بِالْحَجَرِ لَنَدَبًا مِنْ أَثْرِ ضَرْبِهِ ثَلاَتًا أَوْ أَرْبَعُ اللّهُ مِمَا اللّهُ مِلَا اللّهُ مِمَا اللّهُ مَلَا قَالُوا عَرْبَا اللّهُ وَجِيْهًا اللّهُ وَجِيْهًا ـ

৩১৫৩. আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (স) ইরশাদ করেছেন ঃ (হযরত) মৃসা খুবই লাজুক প্রকৃতির লোক ছিলেন। (সব সময়) শরীর আবৃত রাখতেন। লজ্জশীলতার কারণে তাঁর দেহের কোন অংশ কখনও খোলা দেখা যেত না। বনী ইসরাইল গোত্রের একদল লোক ( এ ব্যাপারটিকে ভিত্তি করে) তাঁকে ভীষণ কষ্ট দিল। তারা (তাঁর ওপর অপবাদ এনে) বলল ঃ তিনি যে শরীর ঢেকে রাখতে এত বেশী তৎপর তার একমাত্র কারণ হলো যে, তাঁর শরীরে নিশ্চয় কোন দোষ আছে। হয়তো শ্বেত রোণ রয়েছে কিংবা অন্তকোষে একশিরা বা অপর কোন ঘৃণ্য ব্যধি আছে। মহান আ**ল্লাহ ইচ্ছা করলেন**, মূসা সম্পর্কে তারা যে অপবাদ রটিয়েছে, তা থেকে তাঁকে পাকসাফ করে দেবেন। সুতরাং একদিন মূসা (এক নির্জন স্থানে গিয়ে) একাকী হলেন এবং পরনের কাপড় খুলে একটি পাথরের ওপর রাখলেন। তারপর (পানিতে নেমে) গোসল করলেন। গোসল সেরে যখনই কাপড় নিতে সেদিকে এগিয়ে গেলেন, অমনি তাঁর কাপড়সহ পাথরটি ছুটে চলল। তখন মুসা তাঁর লাঠিটি হাতে নিলেন এবং পাথরটিকে ধাওয়া করলেন। আর (চীৎকার দিয়ে) বলতে লাগলেন, হে পাথর ! আমার কাপড় (ফিরিয়ে দাও) ; হে পাথর আমার কাপড় (ফিরিয়ে দাও) ! এমনকি শেষ পর্যন্ত পাথরটি বনী ইসরাইলের এক মজলিসে এসে পৌছল। ফলে তারা মৃসাকে বিবন্ধ অবস্থায় দেখে ফেলল। তারা দেখতে পেল মৃসার শরীর আল্লাহর সৃষ্টির মধ্যে সর্বাধিক সৌন্দর্যে ভরপুর এবং তারা যা বলছে সেসব দোষ থেকে

তিনি সম্পূর্ণ মুক্ত। পাথরটি (সেখানে) থামল। মৃসা তাঁর কাপড় নিয়ে পরিধান করলেন এবং লাঠি দ্বারা পাথরকে খুব জোরে মারতে লাগলেন। আল্লাহর কসম ! এতে পাথরের গায়ে তিন, চার কিংবা পাঁচটি আঘাতের দাগ পড়ে গেল। এটিই হল এ আয়াতের মর্ম ঃ "হে ঈমানদারগণ! তোমরা কখনও তাদের মতো হয়ো না, যারা মৃসাকে ব্যথা দিয়েছিল। অতপর আল্লাহ তাঁকে তাদের দেয়া অপবাদ থেকে অব্যাহতি দান করলেন। আর মৃসা আল্লাহর কাছে অতি সম্মানিত লোক ছিলেন।"( আল আহ্যাব ঃ ৬৯)

٣١٥٤ - عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ قَسَمَ النَّبِيُّ عَدَ قَسَمًا فَقَالَ رَجُلُّ إِنَّ هَٰذِهِ لَقَسْمَةً مَا أُرْيِدَ بِهَا وَجُهُ اللهِ فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ عَجَ فَأَخْبَرْتُهُ فَغَضِبَ حَتَّى رَأَيْتُ الْفَضَبَ فَيْ وَجُهِهِ ثُمَّ قَالَ يَرْحَمُ اللهَ مُوسَى قَدْ أَوْذِي بِأَكْثَرَ مِن هَذَا فَصَبَرَ ـ فِي وَيْ وَجُهِهِ ثُمَّ قَالَ يَرْحَمُ اللهَ مُوسَى قَدْ أَوْذِي بِأَكْثَرَ مِن هَذَا فَصَبَرَ ـ

৩১৫৪. আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী (সা) কিছু জিনিস (লোকদের মধ্যে) বন্টন করলেন। তখন এক ব্যক্তি বলল ঃ এতো এমন ধরনের বন্টন—যাতে আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের কোন ইচ্ছা পোষণ করা হয়নি। আমি নবী (স)-এর খেদমতে আসলাম এবং ব্যাপারটি তাঁকে জানালাম। তিনি খুব অসন্তুষ্ট হলেন এবং আমি অসন্তোষের ভাব তাঁর চেহারায় দেখতে পেলাম। অতপর তিনি বললেন, আল্লাহ মৃসার প্রতি রহম করুন। এর চেয়েও বেশী কষ্ট তাঁকে দেয়া হয়েছিল। কিন্তু তিনি সবর করেছিলেন।

২৯-অনুচ্ছেদ ঃ মহান আল্লাহর বাণী ঃ

وَجَوَزْنَا بِبِنِي اِسْرَائِيلَ الْبَحْرَ فَاتُوا عَلَى قَوْمِ يَّعْكُفُوْنَ عَلَى أَصْنَامٍ لَهُ مْ قَالُواْ يَمُـُوْسَى اجْعَلُ لَّنَا الِهًا كَمَا لَهُمْ الِهَةُ قَالَ انْكُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُــوْنَ انَّ هَٰوُلاَءِ مَتَبَّرٌ مَاهُمْ فَيْهِ وَبَاطِلٌ مَّا كَانُوا يَعْمَلُوْنَ ـ (الاعراف:٣٩–١٣٨)

"আর আমি বনী ইসরাইলকে সাগর পার করে নিয়েছিলাম। তখন তারা এমন এক জাতির নিকট আসল—যারা তাদের প্রতিমাণ্ডলোর সামদে পূজায় রত ছিল। তারা বলল, হে মৃসা ! আমাদের জন্যও একটি মূর্তি বানিয়ে দাও—বেমন তাদের দেবদেবী রয়েছে। মৃসা বললেন, তোমরা একটি জাহেল জাতি। তারা যে কাজে রত আছে তা অবশ্যই ক্ষতিকর। আর তারা যা করছে তা সম্পূর্ণই বাতিল।"

−(সুরা আরাফ ঃ ১৩৮–১৩৯)

٣١٥٥ - عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ كُنَّا مَعَ رَسُوْلِ اللهِ ﴿ نَجْنِي الْكَبَاثَ وَإِنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﴿ نَجْنِي الْكَبَاثَ وَإِنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﴾ قَالُوَا أَكُنْتَ تَرْعَى الْغَنَـمَ قَالُوا أَكُنْتَ تَرْعَى الْغَنَـمَ قَالُ وَهَلُ مَنْ نَبِيِّ إِلاَّ وَقَدْ رَعَاهَا ـ

৩১৫৫. জাবের ইবনে আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা রস্পুল্লাহ (স)এর সঙ্গে "কেবাছ" নামীয় পাকা ফল বেছে বেছে নিচ্ছিলাম। রস্পুল্লাহ (স) বললেন, এর
মধ্যে কালোগুলো নেয়াই তোমাদের উচিত। কেননা, সেগুলোই অধিক সুস্বাদু। সাহাবাগণ
জিজ্ঞেস করলেন, আপনি কি ছাগল চরিয়েছেন ? তিনি জবাব দিলেন, এমন একজন নবীও
নেই যিনি তা চরাননি।

৩০-অনুচ্ছেদ ঃ মহান আল্লাহর বাণী ঃ

وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهِ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تَذْبَحُوا بَقَرَةً قَالُوا اَتَتَّخذُنَا هُـزُواً قَالَ اَعُوْذُ بِاللَّهِ اَنْ اَكُوْنَ مِنَ الْجِهِلِيْنَ ـ قَالُوا ادْعُ لَنَا رَبُّكَ يُبَيِّنُ لَنَا مَا هِــيَ قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ لاَّ فَارِضٌ وَّلاَ بِكُرَّ عَـوَانٌ بَيْنَ ذٰلكَ فَافْعَلُوا مَا تُؤْمَرُونَ ـ قَالُوا ادْعُ لَنَا رَبُّكَ يُبَيِّنُ لَنَا مَا لَونُهَا ..... فَذَبَحُوهَا وَمَا كَادُوا يَفْعَلُونَ ـ "(স্বরণ কর সেই ঘটনা) যখন মুসা তাঁর জাতিকে বলেছিলেন, নিকয় আল্লাহ তোমাদেরকে গাভী জবাই করার নির্দেশ দিছেন। তারা বলশ, আপনি কি আমাদের সাথে ঠাট্টা বিদ্রূপ করছেন ? মুসা বললেন, আমি জাহেলদের ন্যায় (কর্মকান্ড) করা হতে আল্রাহর পানাহ চাই। তারা বলল, (তাহলে) আপনি আপনার প্রভুর নিকট আবেদন কক্ষন, তিনি যেন গাভীটি কেমন হবে সে সম্পর্কে আমাদেরকে বিন্তারিত জানিয়ে দেন। মুসা বললেন, আল্লাহ বলছেন, তা এমন একটি গাভী হবে, যা বুড়োও নয়, একেবারে বাছুরও নয়। বরং এ দু'য়ের মাঝামাঝি বয়সের হবে। অতএব, যা নির্দেশ দেয়া হচ্ছে, তা করে ফেল। তারা (আবার) বলল, আপনি আমাদের জন্য আপনার রবের নিকট এ মর্মে আবেদন করুন যে, তিনি যেন আমাদের বলে দেন, এর রং কেমন হবে ? মুসা বললেন, তিনি বলেছেন, এটি নিক্য় হলুদ বর্ণের গাভী হবে, यात्र तः হবে উচ্ছল এবং দর্শকদের জন্য যা হবে আনন্দদায়ক। (এর পরও) তারা বলল, আপনি আমাদের জন্য আপনার প্রভুর নিকট আবেদন করুন, তিনি যেন বর্ণনা করেন গাভীটি কিরূপ হবে ? কেননা গাভীটি (বাছাই করার ব্যাপারে) আমাদের সংশয় রয়েছে। ইনশাআল্রাহ আমরা (তা) সন্ধান করে নিতে পারব। মুসা বললেন, আল্লাহ বলছেন, নিশ্চয় তা এমন গাড়ী হবে, যাকে কোন কাজে লাগিয়ে দুর্বল করা হয়নি। জমিও চাষ করা হয় না, সেচের কাজে পানিও টানে না। নিখুঁত হবে, তাতে কোন দাগ থাকতে পারবে না। তারা বলল, এবার আপনি সঠিক কথায় এসেছেন। অতপর তারা সেটি জবাই করল। অথচ তারা করবে বলে মনে হচ্ছিল

৩১-অনুচ্ছেদ ঃ মৃসা (আ)-এর ওফাত।

না। ১২ (সুরা বাকারা ঃ ৬৭-৭১)

১২. বহুশতাব্দী পর্যন্ত বনী ইসরাইল গো পূজারী কিবতীদের সংস্পর্ণে ছিল। তাদের প্রভাবে গো দেবতাদের মহিমা ও পবিত্রতায় তারাও বিশ্বাসী হয়ে গিয়েছিল। তাই গাভী যবেহ করার নির্দেশের মাধ্যমে চলেছিল তাদের ঈমানের পরীক্ষা। অপর দিকে এসব টালবাহানা ও কৃটতর্কের মাধ্যমে তারা তা উপেক্ষা করতে চেয়েছিল।

٣١٥٦ عَنْ أَبِي هُرِيْرَةَ قَالَ أَرْسِلَ مَلَكُ الْمُوْتِ إِلَى مُوْسِلَى عَلَيْهِمَا السَّلَامُ فَلَمَّا جَاءَهُ صَكَّةُ فَرَجَعَ إِلَى رَبِّهٖ فَقَالَ أَرْسَلْتَنِيْ إِلَى عَبْدٍ لاَ يُرِيْدُ الْمُوْتَ قَالَ ارْجِعْ إِلَيْهِ فَقُلْ لَهُ يَضِعُ يَدَهُ عَلَى مَثَنِ تُوْرٍ فَلَهُ بِمَا غَطَّتْ يَدُهُ بِكُلِّ شَعْرَةٍ سَنَةٌ قَالَ اللهِ فَقُلْ لَهُ يَضِعُ يَدَهُ عَلَى مَثَنِ تُوْرٍ فَلَهُ بِمَا غَطَّتْ يَدُهُ بِكُلِّ شَعْرَةٍ سَنَةٌ قَالَ اللهِ أَنْ يُدُنِيهُ مِنَ الْأَرْضِ اللهُ اللهُ أَنْ يُدُنِيهُ مِنَ الْأَرْضِ اللهُ عَلَى مَنْ الْأَرْضِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ الله

৩১৫৬. আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, মউতের ফেরেশতাকে মূসার নিকট (তাঁর জান কবযের জন্য) পাঠানো হয়েছিল। ফেরেশতা যখন তাঁর নিকট আসলেন, তিনি তাকে এক ঘুষি মারলেন। তখন ফেরেশতা তার পরওয়াদিগারের কাছে ফিরে গেলেন এবং বললেন, আপনি আমাকে এমন এক বান্দাহর নিকট পাঠিয়েছেন, যে মরতে চায় না। আল্লাহ বললেন, তুমি তার কাছে ফিরে যাও এবং তাকে বল, সে যেন তার একখানা হাত একটি গরুর পিঠে রাখে, তার হাতের নীচে যতগুলো পশুম পড়বে, প্রতিটি পশমের পরিবর্তে সে এক বছরের হায়াত পাবে। মূসা জিজ্ঞেস করলেন, হে প্রভু! এরপর কি হবে? আল্লাহ বললেন, তারপর মৃত্যু। মূসা বললেন, তাহলে এখনই হয়ে যাক। আবু হুরাইরা (রা) বর্ণনা করেন, নবী মূসা মহীয়ান গরীয়ান আল্লাহর নিকট আবেদন জানিয়েছেন, তাঁকে যেন বাইতুল মুকাদ্দাস থেকে একটি পাথর নিক্ষেপের দূরত্বে করব দেয়া হয়।

আৰু হুৱাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। রস্পুল্লাহ (স) বলেছেন, যদি আমি সেখানে হতাম, অবশ্যই তোমাদেরকে রাস্তার পাশে লাল টিলার নীচে তাঁর কবরটি দেখিয়ে দিতাম।

অবশ্যই তোমাদেরকে রাস্তার পাশে লাল টিলার নীচে তাঁর কবরটি দেখিয়ে দিতাম।

الْسُلُمُ وَالَّذِي اَصُطَفَى مُرْيَرَةَ قَالَ اسْتَبَّ رَجُلُ مِّنَ الْسُلُمُ عِنْدَ ذُلِكَ يَدَهُ فَقَالَ الْيَهُوْدِيُ وَالَّذِي اَصُطَفَى مُوسَى عَلَى الْعَالَمِيْنَ فَرَفَعَ الْسُلُمُ عِنْدَ ذُلِكَ يَدَهُ فَلَطَمَ الْيَهُوْدِيُ وَالَّذِي الْسُلُمُ عِنْدَ ذُلِكَ يَدَهُ فَلَطَمَ الْيَهُوْدِي وَالَّذِي الْسُلُم فَقَالَ الْيَهُودِي الْسُلُم فَقَالَ الْيَهُودِي الله النّبِي عَلَى الْعَالَمِيْنَ فَرَفَعَ اللّهِ عَنْدَ ذُلِكَ يَدَهُ فَلَطَمَ الْيَهُودِي اللّهُ عَنْ اللّه النّبِي عَلَى مُؤْسَى فَإِنّ النّاسَ يَصْعَقُونَ فَأَكُونُ أَوّلَ مَنْ يُّفِيْقُ فَإِذَا مُوسَى بَاطشٌ بِجَانِبِ الْعَرْشِ فَلاَ أَدْرِيْ أَكَانَ فَيْمَنْ صَعَقَ فَأَفَاقَ قَبْلِي أَوْ كَانَ مِمْنَ اللّهُ عَنْ وَجَلّ ـ الْسَتَثَنَى اللّهُ عَنْ وَجَلّ ـ الْسَتَثَنَى اللّهُ عَنْ وَجَلّ ـ الْسَتَثَنَى اللّهُ عَنْ وَجَلّ ـ ـ

৩১৫৭. আবু ছরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। একজন মুসলমান ও একজন ইয়াহুদী বরস্পরকে গালি দিল। মুসলমান বললো, সেই আল্লাহর কসম, যিনি মুহাম্মাদ (স)-কে সমগ্র জগতের ওপর মনোনীত ও সম্মানিত করেছেন। ইয়াহুদীও বললো, কসম সেই সত্তার, যিনি মূসাকে সারা জাহানের ওপর মর্যাদাবান করেছেন। তখনই মুসলমানটি হাত উঠালো এবং ইয়াহুদীকে একটি চড় মারলো। ইয়াহুদী নবী (স)-এর নিকট গেল এবং তার ও মুসলমানটির মধ্যে সংঘটিত ব্যাপারটি তাঁকে অবহিত করলো। নবী (স) বললেন, আমাকে মুসার ওপর মর্যাদা দিতে যেও না। কেননা, (কিয়ামতের দিন) সব মানুষ বেহুশ হয়ে যাবে। আমিই সর্বপ্রথম হুশ ফিরে পাব। হুশ আসতেই মূসাকে দেখবা, তিনি আরশের একপাশ ধরে রয়েছেন। আমি জানি না, যারা বেহুশ হয়েছে, তিনিও কি তাদের মধ্যে ছিলেন। তারপর আমার আগেই তাঁর হুশ এসে গেছে। কিংবা তাদেরই একজন ছিলেন, যাদেরকে মহান আল্লাহ (বেহুশ হওয়া থেকে) রেহাই দিয়েছেন।

٣١٥٨ - عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﴿ اَحْتَجَّ اٰدَمُ مَوْسُى فَقَالَ لَهُ مُوسَى فَقَالَ لَهُ مُوسَى فَقَالَ لَهُ الدَمُ الَّذِي أَخْرَجَتُكَ خَطِيتُكَ مِنَ الْجَنَّةِ فَقَالَ لَهُ اٰدَمُ أَنْتَ مُوسَىٰى الَّذِي اصْطَفَاكَ اللهُ بِرِسَالاَتِهِ وَبِكَلاَمِهِ ثُمَّ تَلُوْمُنِي أَمْرٍ قُدِّرَ عَلَى قَبْلَ أَنْ أَخْلَقَ اللهُ فَحَجَّ اٰدَمُ مُوسَٰى مَرَّتَيْنِ لَا اللهِ فَحَجَّ اٰدَمُ مُوسَٰى مَرَّتَيْنِ لَـ

৩১৫৮. আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। রস্লুল্লাহ (স) বলেছেন, আদম ও মৃসা (আসমানে) পরস্পর বির্তক করছিলেন। মৃসা তাঁকে বললেন, আপনি সেই আদম, আপনার ভুল আপনাকে জানাত থেকে বের করে দিয়েছিল। আদম তাঁকে বললেন, তুমি তো সেই মৃসা, যাকে আল্লাহ তাঁর রিসালাত দান ও বাক্যালাপ দারা সম্মানিত করেছেন। অথচ তারপরও তুমি এমন একটি বিষয়ে আমার প্রতি দোষারোপ করছ, যা আমার সৃষ্টিরও আগে আমার তকদীরে নির্ধারিত হয়ে গিয়েছিল। রস্লুল্লাহ (স) দু বার বলেছেন যে, (এই বিতর্কে) আদম মৃসার ওপর জয়ী হন।

٣١٥٩ - عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ خَرَجَ عَلَيْنَا النَّبِيِّ عِنْ يَوْمًا قَالَ عُرِضَتْ عَلَى الْأُمَمُ وَرَايْتُ سَوَادًا كَثِيْرًا سَدَّ الْأُفُقَ فَقَيْلَ هٰذَا مُوْسَى فِي قَوْمِهِ \_

৩১৫৯. ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদিন নবী (স) আমাদের কাছে বেরিয়ে আসলেন এবং বললেন, (সমস্ত নবীর) উন্মতদেরকে আমার সামনে পেশ করা হয়েছিল। আমি এক বিরাট জামায়াত দেখতে পেলাম, যা আসমানের এক দিক ঢেকে ফেলেছিল। তখন বলা হল, ইনি হলেন, মৃসা—আপন কওমের মধ্যে (অবস্থান করছেন)।

## ৩২-অনুচ্ছেদ ঃ মহান আল্লাহর বাণী ঃ

وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلاً لِلَّذِيْنَ اٰمَنُوا إِمْرَأَةَ فَرْعَوْنَ اِذْ قَالَتَ رَبِّ ابْنِ لِي عِنْدَكَ بَيْتًا في الْجَنَّةِ وَنَجِّنِيْ مِنْ فَرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ وَنَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّلِمِيْنَ - وَمَـ رُيمَ ابْنَتَ عِمْرَانَ الَّتِيُ اَحْصَنَتْ فَرِجَـهَا فَنَفَخْنَا فَيْهِ مِنْ رَقْحِنَا وَصَدَّقَتُ بِكَلِمْتِ رَبِّهَا وَكُتُبِهِ وَكَانَتْ مِنَ الْقَنِتِيْنَ - (التحريم ١١-١٢) "আর যারা ঈমান এনেছে, তাদের (শিক্ষা গ্রহণের) জন্য আল্লাহ ফিরাউনের খ্রীর দৃষ্টান্ত পেশ করেছেন। যখন সে দোয়া করেছিল ঃ হে আমার প্রভু! আমার জন্য তোমার কাছেই জান্লাতে একখানি ঘর বানিরে দাও এবং আমাকে ফিরাউন ও তার অপকর্ম থেকে নাজাত দাও। আর জালিমের হাত থেকে আমাকে মুক্তিদান কর। এবং (আল্লাহ) ইমরান তনরা মারয়ামের দৃষ্টান্ত দিয়েছেন, যে আপন লক্ষাস্থানের হিকাজত করেছিল। পরে আমি তার ভিতরে আমার পক্ষ থেকে ফুকে দিলাম এবং সে তার প্রভুর বাক্যসমূহ ও কিতাবগুলোর সত্যতা খ্রীকার করলো। আর আসলে সে ছিল অনুগত লোকদেরই একজন।" (সূরা তাহরীম ঃ ১১-১২)

٣١٦٠ عَنْ أَبِى مُوسَلَى قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَى كَمَلَ مِنَ الرِّجَالِ كَثْيُرٌ وَلَمُ عَكُمُلُ مِنَ الرِّجَالِ كَثْيُرٌ وَلَمُ عَكُمُلُ مِنَ النِّسَاءِ إِلاَّ اَسْيِةُ إِمْرَأَةُ فِرْعَوْنَ وَمَرْيَمُ بِنْتُ عِمْرَانَ وَإِنْ فَضَلَ عَائِشَـةَ عَلَى النِّسَاءِ كَفَضُلُ الثَّرِيْدِ عَلَى سَائِرِ الطَّعَامِ .

৩১৬০. আবু মৃসা (রা) থেকে বর্ণিত। রস্লুল্লাহ (স) বলেছেন, পুরুষদের মধ্যে বহুসংখ্যক লোক কামালিয়াত (পূর্ণতা) হাসিল করেছে। কিন্তু নারীদের মধ্যে ফিরাউনের স্ত্রী আসিয়া এবং ইমরানের কন্যা মারয়াম ছাড়া আর কেউই পূর্ণতা অর্জনে সক্ষম হয়নি। তবে আয়েশার মর্যাদা সব নারীর ওপর এমন, যেমন সারীদের (শুরুয়া ও ঝোলে ভিজা রুটি) মর্যাদা সর্বপ্রকারের খাদ্যের ওপর। ১৩

# .৩৩-অনুচ্ছেদঃ মহান আল্লাহ বাণীঃ

إِنَّ قَارُوْنَ كَانَ مِنْ قَوْمِ مُوْسَى فَبَعْى عَلَيْهِمْ وَاٰتَيْنَهُ مِنَ الْكُنُوْزِ مَا اِنَّ مَفَاتِحَهُ لَتَنُّوهُ بِالْعُصْبَةِ اُوْلِي الْقُورِ اِنْ قَالَ لَهُ قَوْمُهُ لاَ تَفْرَحُ اِنَّ اللهُ لاَ يُحِبُّ الْفَرِحِيْنَ ـ وَابْتَغِ فِيمَا اللهُ الدَّارَ الْأَخْرِةَ وَلاَ تَنْسَ.....لَمِنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِمٍ وَيَقْدِرُ ـ فِيمَا اللهُ الدَّارَ الْأَخْرِةَ وَلاَ تَنْسَ.....لَمِنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِمٍ وَيَقْدِرُ ـ (القصيص٧٦-٨٢)

"নিতরই কারুন মুসার জাতিরই একজন। কিছু সে তাদের প্রতি ঔদ্ধত্য প্রকাশ করেছিল। আমি তাকে এত অধিক ধনভাভার দান করেছিলাম, যার চাবিসমূহ মহাশক্তির অধিকারী একদল লোকের পক্ষে উঠানো কষ্টকর ছিল। যখন তার জাতি তাকে বললো, দম্ভ করো না। আল্লাহ কখনও দান্তিকদের ভালবাসেন না। আর আল্লাহ তোমাকে যা দান করেছেন, তা হারা আখেরাতের নিবাস তালাশ কর এবং দুনিয়াতেও তোমার অংশের কথা ভূলে যেও না। আর আল্লাহ তোমার যেমন কল্যাণ করেছেন, তুমিও তদ্রূপ (মানুষের) কল্যাণ কর এবং পৃথিবীতে বিপর্যয় সৃষ্টি করো না। আল্লাহ বিপর্যয় সৃষ্টিকারীদেরকে মোটেই ভালবাসেন না। সে জবাব দিল, আমার নিজস্ব জ্ঞান গরিমা হারাই তো এ ধনদৌলত অর্জিত হয়েছে। (আল্লাহ বলেন,) সে কি জানে না,

১৩. সেকালে আরবে অনুরূপ খাদ্যকে সব রক্ষের খাদ্যের মধ্যে উত্তম মনে করা হতো।

আল্লাহ তার পূর্বে অনেক মানব গোচীকে ধ্বংস করেছেন, যারা তার চেরে অধিক শক্তিশালী ও ধনশালী ছিল ? অপরাধীদেরকে তাদের অপরাধ সহছে গ্রন্থ করা হবে না। (কারণ, তাদের অপরাধ সহজে আল্লাহ সম্পূর্ণ অবহিত আছেন)।

(একদিনের ঘটনা) কারুন পূর্ণ জাঁকজমক ও আড়ম্বরসহ তার সম্প্রদারের সামনে বের হল। যারা দ্নিয়ার জীবনই ওধু কামনা করতো, (তা দেখে) তারা বলতে লাগলো, হায়—কারুনকে যেরূপ দান করা হয়েছে, যদি আমাদেরও সেরূপ হতো! নিচয়ই সে অতীব ভাগ্যবান। আর যাদেরকে (প্রকৃত) জ্ঞান দান করা হয়েছিল, তারা বলল, তোমাদের সর্বনাশ হোক! (জ্ঞানে রাখ) যে ঈমান এনেছে এবং সং কাজ করেছে, আল্লাহর সওয়াব ও পুরস্কারই তার জন্য সর্বেত্তিম। তবে একমাত্র সবরকারীরাই তা লাভ করবে।

অতপর আমি তাকে তার দালান কোঠাসহ ভূগর্ভে থোঝিত করলাম। তখন তার বপক্ষে এমন কোন দলই ছিল না যে আল্লাহর শান্তি থেকে সাহায্য করতে পারতো এবং সে নিজেও আত্মরকার সক্ষম ছিল না। এবং যারা গতকাল কারুনের সমতূল্য হওয়ার বাসনা করেছিল, তারা আজ বলতে লাগলো, বান্তবিকই আল্লাহ তার বানাহদের মধ্য থেকে যার জন্য ইচ্ছে করেন পর্যাপ্ত রিযিকের ব্যবস্থা করে দেন, আর (যাকে চান) সম্কৃচিত করে দেন।"—(আল কাসাস ঃ ৭৬-৮২)

৩৪-অনুচ্ছেদ ঃ মহান আল্লাহর বাণী ঃ

وَالِّى مَدْيَنَ اَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ لِقَوْمِ اعْبُدُوا اللهُ مَا لَكُم مِّنْ الهِ غَيْرُهُ وَلاَ تَنْقُصُوا اللهُ مَا لَكُم مِّنْ الهِ غَيْرُهُ وَلاَ تَنْقُصُوا اللهُ مَا لَكُم مِّنْ الهِ غَيْرُهُ وَلاَ تَنْقُصُوا اللهُ عَالَيْكُم عَذَابَ يَوْمٍ مُحيطٍ - وَيُقَـوْمِ الْكُيَالَ وَالْبِيْزَانَ الْحُيْمُ الرَّشْيِدُ - (هود ٨٤-٨٧)

"এবং মাদ্য়ানবাসীদের প্রতি তাদেরই ভাই শোআইবকে (নবীরূপে) পাঠিয়েছি। সে বলেছিল, হে আমার সম্প্রদায় ! আল্লাহরই ইবাদাত কর। তিনি ছাড়া তোমাদের আর কোন ইলাহ নেই। তোমরা ওজনে কম করো না। আমি তো তোমাদেরকে সমৃদ্ধিশালী দেখতে পাছি। কিছু আমি তোমাদের ওপর এক সর্বাগ্রাসী দিবসের আযাবের আশকো করছি। হে আমার সম্প্রদায় ! মাপ ও ওজন ইনসাক সহকারে পূর্ণ কর; লোকদেরকে তাদের জিনিস কম দিও না এবং পৃথিবীতে বিপর্যয় ঘটাবে না। তোমারা যদি মু'মিন হও, তবে আল্লাহর দান (মুনাকা) টুকুই তোমাদের জন্য উত্তম। (আমার কথা যদি না শোন, তবে) আমি তোমাদের ওপর পাহারাদার নই।

জবাবে তারা বলল, হে শোআইব ! তোমার সালাত (নামায) কি তোমাকে আদেশ করছে যে, আমাদের বাপ দাদারা যার ইবাদাত করতো আমাদের তা বর্জন করতে হবে এবং আমরা আমাদের ধন-সম্পদ যা ইচ্ছা তা করা ছেড়ে দেবো ? তুমি তো বতুতই একজন সহনশীল ও হেদায়াতপ্রাপ্ত লোক।"-(ছদ ঃ ৮৪-৮৭)

৩৫-অনুচ্ছেদ ঃ মহান আল্লাহর বাণী ঃ

وَإِنَّ يُوْنُسُ لَمِنَ الْمُرْسَلِيْنَ ـ اذْ اَبَقَ الِّي الْفُلْكِ الْمَشْحُونَ فِسَاهُمَ فَكَانَ مِـنَ الْمُلْكِ الْمَشْحُونَ فِسَاهُمَ فَكَانَ مِـنَ الْمُلْكِ الْمُشْحُونَ فِسَاهُمَ فَكَانَ مِـنَ الْمُلْكِمُ ـ فَلَوْ لاَ اَنَّهُ كَانَ مِنَ ............فَمَتَّعَنْهُمُ اللهُ حَيْنِ ـ (الصَّفَّت ١٣٩–١٤٨)

"এবং নিশ্বরই ইউনুসও রস্লগণের অন্তর্গত ছিল। শারণ করো যখন সে (বিনা অনুমতিতে তার এলাকা ত্যাগ কালে) একটি বোঝাই নৌকার পৌছলো। তখন লটারী ব্যবহার পড়ে গেল, এবং অপরাধী সাব্যন্ত হল। (পানিতে কেলে দিলে) একটি মাহ তাকে পিলে কেললো। তখন সে অনুতর্ত হলো। এ অবস্থার যদি সে (আল্লাহর) তাসবীহ না পড়তো, তাহলে কিয়ামতের দিন পর্যন্ত তাকে মাহের পেটেই থাকতে হতো। অতপর আমি তাকে বালুচরে কেলে দিলাম এবং সে কয় ছিল। আমি তার নিকটে একটি লাউ গাছ উৎপাদন করলাম। এবং তাকে পুনরায় এক লাখ কিবো তারও অধিক লোকের নিকট প্রেরণ করলাম। তখন তারা ঈমান আনলো, আমি তাদেরকে একটি বিশেষ সময়কাল পর্যন্ত (দুনিয়ায় সুখভোগের) সুবোগ দান করলাম।"—(আস সাফকাত ঃ ১৩৯-১৪৮)

আল্লাহ অন্য জায়গায় বলেছেন ঃ

وَلاَ تَكُنْ كَصاحِبِ الْحُوْتِ إِذْ نَادَى وَهُوَ مَكْظُوْمُ (القلم: ٤٧)

"মাছের সাধী ইউনুসের মতো হয়ো না। সে ভীষণ চিন্তামগ্ন ও সঙ্কটাপন্ন অবস্থার। (তার প্রভুকে) ডেকেছিল।" (আল কলম ঃ ৪৭)

٣١٦١ عَنْ عَبْدِ اللهِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ لاَ يَقُولَنَّ أَحَدُكُمْ إِنِّي خَيْرٌ مِّنِ يُوْنُسَ زَادَ مُسنَدَّدُ يُوْنُسُ بْنِ مَتَّى -

৩১৬১. আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (স) বলেছেন, তোমাদের কেউ যেন কখনও এরপ না বলে যে, 'আমি (মুহামাদ) ইউনুস থেকে উত্তম।' মুসাদাদ বাড়িয়ে বলেছেন, 'ইউনুস ইবনে মাতা।'

٣١٦٢ عَــنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ مَا يَنْبَغِي لِعَبْدٍ أَنْ يَقُولَ إِنِّي خَيْرٌ مَّنْ يَقُولَ إِنِّي خَيْرٌ مِّنْ يَوْنُسَ بْنِ مَتَّى وَنُسْبَهُ إِلَى أَبِيْهِ -

৩১৬২. ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (স) বলেছেন, কোন বান্দাহর ছ । কথা বলা উচিত নয় যে, নিশ্চয়ই আমি (মুহাম্মাদ) ইউনুস ইবনে মান্তার এবং নবী (স) তাঁকে (ইউনুসকে) তাঁর পিতার সাথে সম্পর্কিত করেছেন।

٣١٦٣ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ بَيْنَمَا يَهُوْدِيُّ يَعْرِضُ سِلْعَتَهُ أَعْطِيَ بِهَا شَيْئًا كَرِهَهُ فَقَالَ لاَ وَالَّذِيْ اصْطَفَى مُوْسَى عَلَى الْبَشَرِ فَسَمِعَهُ رَجُلٌّ مِنَ الْأَنْصَارِ فَقَامَ

فَلَطُمُ وَجُهَةُ وَقَالَ تَقُولُ وَالَّذِي اصطَفَى مَوْسَى عَلَى الْبَشَرِ وَالنَّبِيُ عَلَى أَظْهُرِنَا فَدَهَبَ إِلَيْهِ فَقَالَ أَبُا الْقَاسِمِ إِنَّ لِي ذَمَّةً وَعَهُدًا فَمَابَالُ فَلَانِ لَطَمَ وَجُهِي فَقَالَ فَدَهَبَ إِلَيْهِ فَقَالَ أَلْمُ وَجُهِي فَقَالَ لِمَ لَطَمْتَ وَجُهَةُ فَذَكَرَهُ فَغَضَبَ النَّبِيُ عَنَى مُوكِى فِي وَجُهِهِ ثُمَّ قَالَ لاَ تُغَضِّلُوا بَيْنَ أَنْبِياءِ اللهِ فَإِنَّهُ يُنْفَعُ فِي الصَّبُورِ فَيَصْعَقُ مَنْ فِي السَّمُواتِ وَمَنْ فِي الْإَرْضِ إِلاَّ مَنْ شَاءَ الله فَإِنَّهُ يُنْفَعُ فِيهِ أَخْرَى فَأَكُونُ أَوَّلَ مَنْ بُعِثَ فَإِذَا فَي الْهُرْضِ إِلاَّ مَنْ شَاءَ الله أَدْرِي أَحُوسِبَ بِصَعْقَتِهِ يَومَ الطُّوْرِ أَمْ بُعِثَ قَبْلِي وَلاَ أَوْلَ مِنْ بُعِثَ قَبْلِي وَلاَ أَوْلُ إِنَّ أَحْدَا أَفْضَلُ مِنْ يُونُسَ ابْنُ مَتَى .

৩১৬৩, আবু হুরাইরা (রা) থেকে বাণত। তান বলেন, এক ইয়াহুদী নিজস্থ কিছু মাল সামগ্রী বিক্রি করছিল। বিনিময়ে তাকে এমন দাম দেয়া হচ্ছিল, যা সে পছন্দ করল না। সে বললো, না, সেই সন্তার কসম. যিনি মুসাকে সমগ্র মানবজাতির ওপর শ্রেষ্ঠত দান করেছেন। একথাটি একজন আনসার ভনলেন। তিনি দাঁডিয়ে গেলেন এবং তার মুখের ওপর এক চড় মারলেন। অতপর বললেন, তুমি বলছো, সেই সন্তার কসম, যিনি মুসাকে মানবজাতির ওপর মর্যাদা দান করেছেন। অথচ নবী (স) আমাদের সামনে বিদ্যমান। সে ইয়াহুদী লোকটি নবী (স)-এর খেদমতে আসলো এবং বললো ঃ হে আবুল কাসেম ! নিকয়ই আমার জন্য নিরাপত্তা ও ফরমান রয়েছে। (অর্থাৎ আমি একজন যিমি) সূতরাং অমুক ব্যক্তির কি হলো, কি কারণে সে আমার মুখে চড় মেরেছে ? তখন নবী (স) (তাকে) জিজ্ঞেস করলেন, কেন তুমি তার মুখে চড় মেরেছ ? তিনি ঘটনাটি বর্ণনা করলেন। (তা ভনে) নবী (স) খুব অসন্তুষ্ট হলেন। এমনকি তাঁর চেহারায় তা প্রকাশ পেল। তারপর তিনি বললেন, আল্লাহর নবীগণের মাঝে কাউকে কারো ওপর মর্যাদা দান করো না। কেননা (কিয়ামতের দিন) যখন শিঙ্গায় ফুঁক দেয়া হবে, তখা আল্লাহ যাকে চাইবেন সে ছাড়া আসমান জমিনের সবাই বেহুশ হয়ে যাবে। পুনরায় তাতে দ্বিতীয় বার ফুঁক দেয়া হবে। তখন সর্বপ্রথম আমাকেই উঠানো হবে। আমি (উঠেই) দেখবো, মুসা (আ) আরশ ধরে রয়েছেন। আমি বলতে পারব না, কোহেতুরের (ঘটনার) দিন তিনি যে বেহুশ হয়েছিলেন, এটা কি তারই বিনিময়, না আমারই আগে তাঁকে উঠানো হয়েছে ? আর আমি এ কথাও বলি না যে, কোন ব্যক্তি ইউনুস ইবনে মান্তার চেয়ে অধিক স্মাদাবান।

٣١٦٤ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ لاَ يَثْبَغِيْ لِعَبْدٍ أَنْ يَّقُولَ أَنَا خَيْرٌ مِنْ يُوْنُسَ بْنِ مَتِّى ـ

৩১৬৪. আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (স) বলেছেন, কোন (ঈমানদার) বান্দাহর পক্ষেই এ কথা বলা উচিত নয় যে, আমি (মুহামাদ) ইউনুস ইবনে মান্তা থেকে উত্তম।

৩৬-অনুচ্ছেদ ঃ মহান আল্লাহর বাণী ঃ

وَسَأَلُهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ اللَّيْ كَانَتْ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ إِذْ يَعْدُوْنَ فِي السَّبْتِ يَتَعَدُّنَ لَ يُجَاوِزُوْنَ فِي السَّبْتِ إِذْ تَأْتِيهِمْ حَيْتَانُهُمْ يَوْمَ سَبْتِهِمْ شُرَّعًا......كُونُوْا قِرَدَةً خَاسِئِيْنَ ـ (اعراف :٦٩–١٦٣)

"ইরাহ্দীদেরকে সেই গ্রামবাসীদের ঘটনা জিজ্ঞেস কর—যারা সমূদ্র উপকৃলে বাস করতো। বখন তারা শনিবারের ব্যাপারে সীমালংঘন করেছিল, যখন শনিবার দিন মাছগুলো (পানির ওপর) ভেসে তাদের নিকট এসে যেতো, শনিবার দিন ছাড়া (এরূপ) তাদের নিকট আসত না। এভাবেই আমি তাদের পরীক্ষা করেছিলাম। কেননা, তারা সত্য ত্যাগ করেছিল। আর তাদেরই একদল যখন (অনুরূপ কাজে বাধাদানকারীদের) বললো, আল্লাহ যাদেরকে ধ্বংস করবেন কিংবা কঠোর শান্তি দেবেন তাদেরকে তোমরা সদৃপদেশ দাও কেন ? তারা বললো, তোমাদের প্রতিপালকের নিকট দায়িত্ব মুক্তির জন্য এবং যাতে তারা সাবধান হয়্ম সে জন্য। কিছু যে উপদেশ তাদেরকে দেয়া হয়েছিল যখন তারা তা সব ভূলে গেল তখন আমি এ অপকর্ম থেকে যারা বাধা দিয়েছিল, তাদেরকে উদ্ধার করলাম। আর যারা জুলুম করল, তাদের কঠিন আযাবে নিক্ষিত্ব করলাম। কেননা, তারা অন্যায় কাজে সীমা ছাড়িয়ে গিয়েছিল। আর যে কাজ থেকে নিষেধ করা হয়েছিল, যখন তারা সে কাজে চরমভাবে লিগু হলো, তখন আমি তাদের বললাম, তোমরা লাঞ্ছিত বানর হয়ে যাও।

—(আরাফ ঃ ১৬৩-১৬৬)

৩৭-অনুন্দেদ ঃ মহীয়ান গরীয়ান আল্লাহ বলেন ঃ وَأَتَيْنَا دَاوُدَ زُبُورَا "আমি দাউদকে মাবুর (কিভাব) দান করেছি।" (আন নিসা ঃ ১৬৩)

وَلَقَـــد الْتَيْنَا دَاوُدَ مِنَّا فَضَلاً يَا جِبَالُ اَوِّبِيْ مَعَهُ وَالطَّيْرَ وَالَّنَّا لَهُ الْحَدِيْدَ أَنِ اعْمَلُ سَابِغَاتِ الدُّرُوْعَ وَقَدَّرْ فِي السَّرْدِ وَأَعْمَلُوْا صَالِحًا إِنِّي بِمَا تَعْمَلُ ــوْنَ بَصِيْرٌ (سبا اللهِ ١٠-١٠)

"আমি আমার তরফ থেকে দাউদের প্রতি বিশেষ অনুগ্রহ করেছিলাম এবং আদেশ করেছিলাম, হে পবর্তমালা ! তোমরা দাউদের সাথে মিলে আমার পবিত্রতা ঘোষণা কর এবং (এ নির্দেশ) পাখীকেও (দিয়েছিলাম)। আমি তার জন্য লোহাকে নরম করে দিরেছিলাম। লৌহবর্ম তৈরী করা এবং এর খুচরা অংশ তৈরী করতে সঠিক মাপের দিকে লক্ষ রেখো। আর সংকাজ কর। তোমরা যা কর, নিচয়ই আমি তা দেখি।"

—(সুরা আর সাবা ঃ ১০-১১)

٣١٦٥ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ قَالَ خُفَفَ عَلَى دَاوُدَ القُرائُ فَكَانَ يَأْمُلُ بِدَوَابِّهُ فَلَا يَأْكُلُ إِلاَّ مِنْ

عَمَلِ بَدِهِ ۔

৩১৬৫. আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (স) বলেছেন, দাউদের পক্ষে (যাবুরের) তিলাওয়াত সহজ্ঞ করে দেয়া হয়েছিল। এমন কি তিনি তাঁর যানবাহনের পত্তর ওপর (জিন বা গদি) বাঁধার আদেশ করতেন। তখন তার ওপর গঁদি বাঁধা হতো। কিন্তু তাঁর যানবাহনের পত্তির ওপর গদি বাঁধার আগেই তিনি (যাবুর) তিলাওয়াত করে শেষ করে ফেলতেন। তিনি নিজ হাতে উপার্জন করে খেতেন।

٣١٦٦ عَـنُ عَبْدِ اللهِ بَنِ عَمْرُوْ قَالَ أَخْبِرَ رَسُولُ اللهِ عَنَّ أَتْنِ أَقُولُ وَاللهِ لَا صَوْمَنَّ النَّهَارَ وَلاَقُومَنَّ اللَّيْلَ مَاعِشْتُ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ أَنْتَ الَّذِي تَقُولُ وَاللهِ لَا صَوْمَنَّ النَّهَارَ وَلاَقُومَنَّ اللَّيْلَ مَا عِشْتُ قَلْتُهُ قَالَ إِنَّكَ لاَ تَسْتَطِيعُ لاَ صَوْمَنَّ النَّهَارَ وَلاَقُومَنَّ اللَّيْلَ مَا عِشْتُ قَلْتُهُ قَالَ إِنَّكَ لاَ تَسْتَطِيعُ لَا صَوْمَهُ وَاقْطِرُ وَقُمْ وَنَمْ وَصِمْ مِنَ الشَّهْرِ ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ فَإِنَّ الْحَسنَةَ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا وَذَٰكَ مَثِلُ صَيّامِ الدَّهْرِ فَقُلْتُ إِنِّى أَطْيَقُ أَفْضَلَ مِنْ ذَٰلِكَ يَا رَسُولَ اللهِ قَالَ وَلَا عَلَى اللهِ قَالَ وَصُمْ يَومًا وَأَفْطِرْ يَوْمَنُ قَالَ قُلْتُ إِنِّى أَطْيِقُ أَفْضَلَ مِنْ ذَٰلِكَ قَالَ فَصُم يَومًا وَأَفْطِرْ يَوْمَا وَذَٰلِكَ صَيّامُ دَاوُدَ وَهُو عَذَلَ الصَيّامِ قُلْتُ إِنِّى أَطْيِقُ أَفْضَلَ مِنْ ذَٰلِكَ قَالَ لَا قَالَ مَنْ مَا لا اللهِ قَالَ مُنْ ذَلِكَ قَالَ فَصُمْ يَومًا وَأَفْضَلَ مِنْ ذَٰلِكَ قَالَ لاَ أَقْضَلَ مِنْ ذَلِكَ اللهِ قَالَ مُنْ ذَلِكَ مَا لا اللهِ قَالَ مُنْ ذَلِكَ مَا لا لا لا أَقْضَلَ مِنْ ذَلِكَ اللهِ قَالَ لا لا أَقْضَلَ مِنْ ذَلِكَ اللهُ قَالَ لا لا أَقْضَلَ مِنْ ذَلِكَ اللهُ قَالَ لا لا لا لا لا لا لا الله قَالَ لا لا لا لا لا لا لا لا لا الله قَالَ لا لا الله قَالَ لا لا اللهُ قَالَ مَنْ ذَلِكَ ـ عَلَى اللهُ اللهُ قَالَ لا لا اللهُ قَالَ لا لا اللهُ قَالَ لا لا اللهُ قَالَ لا لا الله قَالَ لا اللهُ قَالَ لا اللهُ قَالَ لا اللهُ قَالَ اللهُ قَالَ اللهُ قَالَ اللهُ قَالَ اللهُ قَالَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ قَالَ لا لا اللهُ قَالَ اللهُ اللهُ

৩১৬৬. আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রস্পুল্লাহ (স)-কে অবহিত করা হলো যে, আমি বলছি আল্লাহর কসম, যতদিন বাঁচি ততদিন অবশ্যই আমি (বিরতিহীনভাবে) দিনে রোযা রাখবো এবং রাতে ইবাদাতে রত থাকবো। তখন রস্পুল্লাহ (স) আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কি বলছো "আল্লাহর কসম, সারা জীবন দিনে রোযা রাখবো এবং রাতে ইবাদতে রত থাকবো।" আমি আরক্ষ করলাম, (হাঁ) আমি তা বলেছি। তিনি বললেন, সেই শক্তি তোমার নেই। সুতরাং রোযা রাখ এবং ভাঙ্গো (অর্থাৎ বিরতিও দাও), (রাতে) ইবাদতও কর এবং ঘুমাও। এবং প্রতি মাসে তিন দিন রোযা রাখ। কেননা, প্রত্যেক সংকাজের (কম পক্ষে) দশগুণ প্রতিদান পাওয়া যায়। এবং এটা সারা বছর রোযা রাখার সমান। আমি বললাম, ইয়া রস্পুল্লাহ। আমি এর চেয়েও অধিক (রোযা রাখার) শক্তি রাখি। তখন তিনি বললেন, তাহলে একদিন রোযা রাখ এবং দুঁদিন বিরতি দাও। আমি আবার বললাম, হে আল্লাহর রস্প। আমি এর থেকেও বেশী (রাখার) ক্ষমতা রাখি। তিনি বললেন, তাহলে একদিন রোযা রাখ, একদিন ভেঙ্গে কেল। এটা দাউদের রোযা রাখার পদ্ধতি এবং এটিই রোযা রাখার সর্বোন্তম পদ্ধতি। এর পরও আমি বললাম, ইয়া রস্পুল্লাহ (স)! আমি এর চেয়েও অধিক শক্তি রাখি। তিনি বললেন, এর চেয়েও অধিক কিছু নেই।

٣١٦٧ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرُو بْنُ الْعَاصِ قَالَ قَالَ لِيْ رَسُولُ اللهِ ﷺ أَلَمْ أُنَيًّا ۖ أَنْكَ تَقُوْمُ اللَّيْلَ وَتَصُوْمُ ۖ فَقُلْتُ نَعَمْ فَقَالَ فَإِنَّكَ إِذَا فَعَلْتَ ذِٰلِكَ هَجَمَتِ الْعَيْسِنُ وَنَفَهَتِ النَّفُسُ صُمُّ مِنْ كُلِّ شَهْرِ تُلاَئَةً أَيَّامٍ فَذَلِكَ صَوْمُ الدَّهْرِ أَنْ كَصَوْمِ الدَّهْرِ قَلْكَ مَنْ فَكُن صَوْمَ دَاوُدٌ عَلَيْهِ السَّلاَمُ وَكَانَ قَلْتُ إِنِّي أَجِدُ بِي قَالَ مَسْعَرُ يَعْنِي قُوَّةً قَالَ فَصُمُّ صَوْمَ دَاوُدٌ عَلَيْهِ السَّلاَمُ وَكَانَ يَصُوْمُ يَوْمًا وَيُعْمَلُ يَوْمًا وَلاَ يَفِنُّ إِذَا لاَقلى \_

০১৬৭. আবদুল্লাহ ইবনে আমর ইবনে আস্ (রা) থেকে বর্ণিত। রস্পুল্লাহ (স) আমাকে জিজেন করলেন ঃ আমি কি (সঠিক) অবহিত হইনি যে, তুমি সারা রাত ইবাদত রত থাক এবং দিনভর রোযা রাখ । আমি জবাব দিলাম, হাঁ (খবর সত্য)। তিনি বললেন, এমন যদি কর, চোখের দৃষ্টিশক্তি কীণ হয়ে যাবে এবং মন অবসনু হয়ে পড়বে। প্রতি মাসে তিনদিন রোযা রাখ। এটা সারা বছরের রোযা (হয়ে যাবে)। কিংবা বলেছেন, সারা বছরের রোযার সমত্ল্য (হয়ে যাবে)। আমি বললাম, আমি আমার মধ্যে আরও অধিক অনুভব করছি। মেসআর বলেন, তিনি এখানে শক্তি বুঝিয়েছেন। তখন রস্ল (স) বললেন, তাহলে দাউদের পদ্ধতিতে রোযা রাখ। তিনি একদিন রোযা রাখতেন, একদিন ভাঙ্গতেন এবং (শক্রর) সমুখীন হলে কখনও পলায়ন করতেন না। ১৪

৩৮-অনুচ্ছেদ ঃ নবী দাউদের রীতিতে নামায পড়া এবং দাউদের রীতেতে রোবা রাখা আল্লাহর নিকট অধিক পদন্দনীয়।তিনি রাতের অর্ধেক সময় ঘুমাতেন, এক-ভৃতীরাংশ সময় নামায পড়তেন এবং বাকী ষষ্ঠাংশ নিদ্রা যেতেন। তিনি একদিন (নকল) রোবা রাখতেন, আর একদিন বিরতি দিতেন।

আলী বলেন, এটি আয়েশার কথাও যে, যখনই রস্লুল্লাহ (সা) আমার এখানে থেকেছেন তখনই ভোরে অর্থাৎ রাত্রি শেষে সূর্যোদয়ের পূর্বে তাকে আমার পাশে সর্বদা ঘুমন্তই পাওয়া গেছে।

٣١٦٨ عَـنُ عَبْدُ اللهِ بْنِ عَمْرِهِ قَالَ قَالَ لِي رَسُوْلُ اللهِ ﴿ أَحَبُّ الصَّيَامِ إِلَى اللهِ صَلاَةُ دَاوُدَ كَانَ يَنَامُ نَصْفَ اللَّيْلِ وَيَقُوْمُ ثَلْتُهُ وَيَنَامُ سُدُسَهُ \_

৩১৬৮. আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রা) থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ (স) বলেছেন, আল্লাহর নিকট অধিক পসন্দনীয় (নফল) রোযা হল, নবী দাউদের (পদ্ধতিতে) রোযা রাখা। তিনি একদিন রোযা রাখতেন এবং একদিন বিরতি দিতেন। আর আল্লাহর নিকট সর্বাধিক পসন্দনীয় (তাহাচ্ছুদের) নামায হল, নবী দাউদের (রীতি অনুযায়ী তাহাচ্ছুদের) নামায আদায় করা। তিনি অর্ধেক রাত ঘুমাতেন রাতের তৃতীয়াংশে (তাহাচ্ছুদ) নামায পড়তেন এবং অবশিষ্ট ষষ্ঠাংশ (আবার) ঘুমাতেন।

### ৩৯-অনুচ্ছেদ ঃ মহান আল্লাহ বাণী ঃ

১৪. অর্থাৎ অতিরিক্ত রোযা রেখে দুর্বল হতেন না। তাই জিহাদের ময়দানে শক্রকে প্রতিহত করতে পারতেন, পলায়ন করতেন না;

وَاذَكُنْ عَبْدَنَا دَاوُدَ ذَا الْآيِدِ انَّهُ أَوَّابُ انَّا سَخَّرْنَا الْجِبَالَ مَعَهُ يُسَبِّحْنَ بِالْعَشِيِّ وَالْاَشْـرَاقِ ـ وَالطَّيْرَ مَحْشُورَةً كُلَّ لَهُ آوَّابُ وَشَدَدْنَا مُلَكَهُ وَاتَيْنَهُ الْحِكْمَةَ وَفَصلَ الْخِطَابِ ـ (ص ٢٠–٧)

"এবং আমার শক্তিশালী বান্দাহ দাউদের কথা শরণ কর। নিশ্বরই সে (আমার) বিশেষ অনুরক্ত ছিল। আমি পবর্তমালাকে তার অধীন করে দিয়েছিলাম। তার সাথে এগুলোও সকাল বিকাল আমার তাসবীহ পাঠ করতো। এবং পাখীকেও (তার অনুগত করেছিলাম) এরাও তার নিকট জমায়েত হত। প্রত্যেকটি পাখীই তার অনুসরণ করতো। আমি তাঁর রাজ্যকে মজ্ববৃত ও শক্তিশালী করে দিয়েছিলাম এবং তাঁকে দান করেছিলাম প্রজ্ঞা ও কায়সালাকারী বাগ্যিতা।——(সুরা সোয়াদ ঃ ১৭-২০)

وَهَلَ اللَّهَ نَبَوُا الْخَصْمِ اذْ تَسَوَّرُوا الْمُحْرَابَ ـ اذْ دَخَلُوا عَلَى دَارُدَ فَفَرْعَ مِنْهُمْ قَالُــوا لاَ تَخَفْ خَصْمُنِ بَغَىٰ بَعْضُنَا عَلَى بَعْضٍ فَاحْكُمْ بَيْنَنَا بِالْحَقِّ وَلاَ تُشْطِطُ وَاهْدِنَـا .....فَاشْتَغْفَرَ رَبَّهُ وَخَّرَ رَاكِعًا وَّانَابَ ـ (ص-٢٤-٢١)

"পরস্পর বিরোধী দু'টি দলের খবর কি তোমার নিকট এসেছে ? বখন তারা দেয়াল টপকিয়ে মিহরাবে প্রবেশ করলো ; যখন তারা ঢুকে দাউদের সামনে এসে দাঁড়ালো, তখন (তাদের আকস্মিক আগমনে) দাউদ ভয় পেয়ে গেলো। তারা বলল ঃ ভয় পাবেন না। (আমরা) দু'টি বিবদমান দল। আমাদের একদল অপর দলের ওপর অন্যায় করেছে। আপনি আমাদের মধ্যে হক ফায়সালা করে দিন ; অন্যায় করেকেনা। এবং আমাদেরকে (মীমাংসার) সরল পথ দেখিয়ে দিন। এ হলো আমার ভাই। তার নিরানকাইটি দুয়া আছে। আমার আছে মাত্র একটি দুয়া। (তা সত্ত্বেও) সে (আমাকে) বলে, "তোমার দুয়াটিও আমাকে দিয়ে দাও।"এবং কথায় সে আমার প্রতি কঠোরতা প্রদর্শন করেছে। (ফরিয়াদ ভনে) দাউদ রায় দিল যে, এই ব্যক্তির অনেকওলো দুয়া থাকা সত্ত্বেও তোমার দুয়াটি চেয়ে অবশ্যই সে তোমার ওপর জুলুম করেছে। আর অধিকাংশ অংশীদার একে অন্যের ওপর জুলুম করে থাকে। তবে যারা ঈমান এনেছে এবং নেক আমল করে (তারা তা কখনও করেন না)। এরূপ লোকের সংখ্যা অতি কম। (ব্যাপার দেখে) দাউদ বুঝে ফেলল, আমি (আল্লাহ) তাকে পরীকা করিছ। তৎক্ষণাৎ সে তার পরওয়ারদিগারের নিকট মাগফিরাত চাইলো, সিঞ্জদায় পড়ে গেল এবং তার অভিমুখী হলো।"—(সোয়াদ ঃ ২১-২৪)

٣١٦٩ عَنْ مُجَاهِد قَالَ قُلْتُ لِإِبْنِ عَبَّاسٍ أَسْجُدُ فِي صَ فَقَرَأً : وَمِنْ ذُرِيَّتِهِ دَاوُدَ وَسُلْيَمَانَ حَتَّى أَتَى فَبِهُدَاهُمُ اقْتَدَهِ فَقَالَ نَبِيكُمْ عَصَّمَنْ أُمْرَ أَنْ يَقْتَدَى بِهِمْ - دَاوُدَ وَسُلْيَمَانَ حَتَّى أَتَى فَبِهُدَاهُمُ اقْتَدَهِ فَقَالَ نَبِيكُمْ عَصَّمَنْ أُمْرَ أَنْ يَقْتَدَى بِهِمْ - دَاوُدَ وَسُلْيَمَانَ حَتَّى أَثَى فَبِهُدَاهُمُ اقْتَدَهِ فَقَالَ نَبِيكُمْ عَصَّمَانَ أُمْرَ أَنْ يَقْتَدَى بِهِمْ - دَاوُد وَسُلْيَمَانَ حَتَّى أَمْرَ أَنْ يَقْتَدَى بِهِمْ عَلَى مَالِكُ مَعْ مَا اللهِ عَلَى مَا عَلَى مَا اللهِ عَلَى مَالِكُ اللهِ عَلَى مَا اللهِ عَلَى مَا عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى مَا اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى مَا عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى مَا عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْمَانَ عَلَى اللهُ ع

ذَاوِدَ وَسُلُيمَانَ থেকে নিয়ে فَبِهُدِهُمُ الْفَدِهُ পর্যস্ত)। অতপর ইবনে আব্বাস (রা) বললেন, তোমাদের নবী (স) সেসব মহান ব্যক্তির একজন, যাদেরকে পূর্ববর্তী নবীগণের অনুসরণ করার নির্দেশ দেয়া হয়েছিল। (আর সূরা সোয়াদে দাউদের সিজ্জদা দানের কথা উল্লেখিত আছে। সূতরাং তাঁর অনুকরণে সিজ্জদা করা উচিত)।

٣١٧٠ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ لَيْسَ صَ مِنْ عَزَائِمِ السَّجُودِ وَرَأَيْتُ النَّبِيِّ التَّبِيِّ التَّبِي اللَّهِ التَّبِي الْمِنْ الْمِ

৩১৭০. ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, সূরা সোয়াদের সিজ্ঞদা জরুরী নয় কিন্তু আমি নবী (স)-কে এই সূরায় সিজ্ঞদা করতে দেখেছি।

৪০-অনুদেদ ঃ মহান আল্লাহর বাণী ঃ

"এবং আমি দাউদের জন্য (পুত্র হিসেবে) সুলাইমানকে দান করলাম। তিনি উত্তম বান্দা এবং আমার প্রতি নির্ভরশীল।"

মহান আল্লাহ আরও বলেছেন ঃ

رَبِّ هَبُ لِي مُلْكًا لاَّيَنْبَغِي لاِّحَد مِّنْ بَعْدِي انَّكَ آنْتَ الْوَهَّابُ (ص: ٣٥)

"(সুলাইমান দোয়া করলেন, হে মালিক ! দীন প্রতিষ্ঠার জন্য) আমাকে এমন একটি রাজত্ব দান করুন যার অধিকারী আমি ছাড়া আর কেউ না হয়। আর আপনিই একমাত্র দাতা।" (সোয়াদ ঃ ৩৫)

আল্রাহ তাআলার ঘোষণা ঃ

وَاتَّبَعُوا مَا تَتَلُوا الشَّيَاطِيْنُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَكِنَّ الشَّيَطْيِنِ كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَكِنَّ الشَّيَطْيِنِ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِبَّحْرَ ـ (البقرة-١٥٢)

"এবং সুলাইমানের রাজত্বকালে শরতানেরা যে জিনিসের চর্চা করতো, ইরাছ্দীরা তারই অনুসরণ করলো। প্রকৃতপক্ষে সুলাইমান কৃষ্ণরী করেনি। বরং শরতানেরাই ক্ষুরী করেছে। তারা মানুষকে যাদু বিদ্যা শিকা দিত।"—(সূরা বাকারা ঃ ১০২)

# আল্লাহর বাণী ঃ

وَلِسُلَيْمَنَ الرِّيْحَ غُدُوهَا شَهَرُ وَرَوَاحُهَا شَهَرُ وَإِنَّ سَلَانَ وَأَرْسَلَنَالَهُ عَيْنَ الْقَطْرِ وَمِنَ الْجِنِّ مَنْ يَعْمَلُ بَيْنَ يَدَيْهِ بِإِذْنِ رَبِّهِ - وَمَنْ يَّزِغْ مِنْهُمْ عَنْ اَمْرِنَا نُذِقْهُ مِنْ عَذَابِ السَّعْيُرِ - يَعْمَلُونَ لَهُ مَا يَشَاءُ مِنْ مَّحَارِيْبَ وَتَمَاثِيلَ وَجِفَانٍ كَالْجَوَابِ وَقُدُورٍ رَسَيْتِ إِغْمَلُوا اللَّهَمُونَ لَاللَّهُ مَا يَشَاءُ مِنْ مَّحَارِيْبَ وَتَمَاثِيلَ وَجِفَانٍ كَالْجَوَابِ وَقُدُورٍ رَسَيْتِ إِغْمَلُوا اللَّهَاثُونَ لَا اللَّهَانَ كَالْجَوَابِ وَقُدُورٍ رَسَيْتِ إِغْمَلُوا اللَّهَانَ لَا اللَّهُ مَا يَشَكُور اللَّهُ مَنْ عَبَادِي الشَّكُونَ -

"(আমি) বাতাসকে সুলাইমানের বলীভ্ত করে দিয়েছিলাম। যার গতি (ছিল) তথু এক প্রভাতে এক মাসের পথ এবং সন্ধ্যায় এক মাসের পথ। আর আমি তার জন্য (গলিত) তামার একটি করণা প্রবাহিত করেছিলাম এবং (জ্বিন জাতিকে তার অনুগত করে দিয়েছিলাম তাদের) অনেক জ্বিন তাঁর রবের হুকুমে তাঁর সামনে কাজ করতো। তাদের যে কেউ আমার আদেশ অমান্য করবে, তাকে আমার জাহান্নামের আযাবের স্থাদ ভোগ করতে হবে। জ্বিনেরা সুলাইমানের ইচ্ছানুযায়ী বড় বড় ইমারত নির্মাণ করতো, বানাতো ভার্যশিল্প, তৈরী করতো হাও্যের মত বৃহদাকার রন্ধন পাত্রবিশেষ। এবং সুদৃঢ়ভাবে স্থাপিত বিশাল বিশাল ডেকচি। হে দাউদের পরিজন ! কৃতজ্ঞতা সহকারে কাজ করতে থাকো। আমার বান্ধাদের কম লোকই শোকর ভজার।"—(সুরাজ সাবা ৪ ১২-১৩)

#### আল্লাহ বলেন ঃ

فَلَمَّا قَضَيْنَا عَلَيْهِ الْلَوْتَ مَادَلَّهُمْ عَلَى مَوْتِهِ إِلاَّ دَابَّةُ الْأَرْضِ الْأَرْضَةُ تَأْكُلُ مِنْسَاتَهُ فَلَمَّا خَرَّ تَبَيِّنَتِ الْجِنِّ اَنْ لَوْكَانُوا يَعْلَمُوْنَ الْفَيْبَ مَا لَبِثُواْ فِي الْعَذَابِ الْمُهِيْنِ ـ (سبا)

"আমি যখন সুলাইমানের ওপর মৃত্যুর হুকুম জারী করলাম, তার মৃত্যু সম্পর্কে (কর্মরত) জ্বিনদেরকে কেউ-ই অবগত করাতে পারলো না একমাত্র মাটির পোকা ছাড়া। এসব পোকা তার লাঠি খেয়ে যাছিল। যখন সুলাইমান পড়ে গেলো, তখন জ্বিনেরা বুঝতে পারলো যে, যদি তারা গায়েব জানতো, তাহলে তারা (এতদিন) এ লাজ্বনাময় আযাবে নিয়োজিত থাকতো না। (সাবাঃ ১৪)

### আল্লাহ বলেন ঃ

إِذَ اعْرَضَ عَلَيْهِ بِالْعَشِي الصَّفِنْتُ الْجِيَادُ فَقَالَ انِّي اَحْبَبْتُ حُبَّ الْخَيْرِ عَنْ ذِكْرِ رَبِّي حَتَّى تَوَارَتْ بِالْحِجَابِ رُدُّوْهَا عَلَىَّ فَطَفِقَ مَسْحًا بِالسَّــوْقِ وَالْاَعْنَاقِ ـ (ص-٣١–٣٣)

"স্বরণ কর, যখন এক বিকেলে সুলাইমানের সামনে একদল সুদর্শন উন্তম যোড়া পেশ করা হলো, (তিনি তা দর্শনে মুগ্ধ হয়ে তখনকার ইবাদতের কথা ভূলে গেলেন) তখন (সচেতন হয়ে অনুতাপ করে) বললেন, আমি আমার পরোভয়ারদিগায়ের বিক্র থেকে সম্পদের মহব্বতে মগ্ন হলাম, এমনকি সুর্য আড়ালে চলে গেল (অত গেল এবং ইবাদতের সময়টিও রইল না)! (নির্দেশ দিলেন) শিগ্গির ঘোড়াগুলো আমার সামনে ফিরিয়ে আন। (আনা হলে) সঙ্গে সঙ্গে তিনি ঘোড়াগুলোর গলা ও রগ (তলোয়ার ঘারা) কেটে দিলেন।" (সোয়াদ ৪ ৩১-৩৩)

### মহান আল্লাহর বাণী ঃ

فَسَخَّرْنَا لَهُ الرِّيْحَ تَجْرِيْ بِإَمْرِهِ رِخَاءً حَيْثُ اَصَابَ وَالشَّيْطُنَ كُلَّ بَنَاءٍ وَغَوَّاصٍ وَّاخِرِيْنَ مُقَرَّنِيْنَ فِـــى الْاَصْفَادِ هَـٰذَا عَطَائُنَا فَاَمْنُنْ اَوْ اَمْسَكِ بِغَيْرِ حِسابٍ ۖ \* "আমি বাতাসকে তাঁর অধীন করে দিয়েছিলাম, বাতাস তাঁর আদেশে (তাঁকে বহন করে) যেখানে সে যেতে চাইতো সে পর্যন্ত আরামে (তাকে নিয়ে) চলে যেতো। আর ছিনদেরকেও (তার নিয়ন্ত্রণে দিয়েছিলাম)। এরা সব রকম কঠিন নির্মাণের এবং (সমুদ্রে মণিমুক্তা আহরণে) ডুবুরীর কাজ করত। অপরাপর ছিন্তলোকে শিকল বন্দী করে রাখা হতো। (আমি বললাম, হে সুলাইমান,) এটি আমার দান। তুমিও অপরকে দান কর কিংবা একাই বেহিসেব ভোগের জন্য রেখে দাও।" (সোয়াদ ৪ ৩৬-৩৯)

٣١٧٦ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةً عَنِ النَّبِيِّ عَنْ إِنَّ عَفْرِيْتًا مِنَ الْجِنِّ تَفَلَّتَ الْبَارِحَةَ لِيَقَطَعَ عَلَى صَلَاتِيْ فَأَمْكَنَنِي اللهُ مِنْهُ فَأَخَذْتُهُ فَأَرَدْتُ أَنْ أَرْبُطَهُ عَلَى سَارِيَةٍ مِنْ سَوارِيُ عَلَى صَلَاتِيْ فَأَمْكَانِيَ اللهُ مِنْهُ فَأَخَذْتُهُ فَأَرَدْتُ أَنْ أَرْبُطَهُ عَلَى سَارِيةٍ مِنْ سَوارِيُ الْسُجِدِ حَتَّى تَنْظُرُوا إِلَيْهِ كُلُّكُم فَذَكَرْتُ دَعْوَةً أَخِي سَلَيْمَانَ رَبِّ هَبُ لِي مَلْكُا لَا يَنْبَغِي لِاَحَدٍ مِّنْ بَعْدِي فَرَدْتُهُ خَاسِئًا عِفْرِيْتُ مُتَمَرَّدٌ مِنْ إِنِسٍ أَوْ جَانٍ مِثْلَ رَبْنَيَةٍ جَمَاعَتُهَا الزَّبَانِيَةُ .

৩১৭১. আবু ছরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (স) বলেছেন, একটি অবাধ্য দুষ্ট জ্বিন আমার নামায ভেঙ্গে দেয়ার উদ্দেশ্যে হঠাৎ এক রাতে আমার নিকট আসলো। আল্লাহ আমাকে তার ওপর ক্ষমতা দিলেন। আমি তাকে পাকড়াও করলাম এবং মসজিদের একটি খুঁটির সাথে তাকে বেঁধে রাখার মনস্থ করলাম, যেন তোমরা সবাই (ভোরে) তাকে (স্বচক্ষে) দেখতে পাও। তক্ষুণি আমার ভাই সুলাইমানের এ দোয়াটি আমার শ্বরণ হলো "হে আমার প্রভূ! আমাকে মাফ করে দাও এবং আমাকে এমন এক হুকুমত দান কর, আমার পর যেন এমনটি আর কেউ না পায়।" অতপর আমি জ্বিনটিকে ব্যর্থ ও বিমুখ করে ফিরিয়ে দিলাম।

٣١٧٢ عَن أَبِي هُرَيرَةَ عَنِ النّبِي عَنَ قَالَ قَالَ سَلَيمَانُ بِنُ دَاوُدَ لأَطُوفَنّا اللّهَ فَقَالَ اللّهَ عَلَى سَبِيلِ اللّهِ فَقَالَ اللّهَ عَلَى سَبِيلِ اللّهِ فَقَالَ اللّهَ عَلَى سَبِيلِ اللّهِ فَقَالَ لَهُ صَاحِبُهُ إِن شَاءَ اللّهُ فَلَم يَقُل وَلَم تَحملِ شَيئًا إِلاّ وَاحدًا سَاقِطًا إِحدى شقِيهِ فَقَالَ النّبِي عَنِي اللّه عَقَالَ النّبِي عَنِي اللّهِ عَقَالَ شُعَيب وَابِنُ أَبِي الزِّنَادِ فَقَالَ النّبِي عَنِي الرّبَادِ عَلَى شَعْيب وَابِنُ أَبِي الزّبَادِ تَسَعِينَ وَهُوَ أَصِبَع ـ

৩১৭২. আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (সা) ইরশাদ করেছেন, সুলাইমান ইবনে দাউদ (আ) (কসম খেয়ে) বলেছেন, অবশ্যই আমি আজ রাতে (আমার) সন্তর জন স্ত্রীর নিকট যাব। প্রত্যেক স্ত্রী একজন করে অশ্বারোহী মুজাহিদ গর্ভধারণ করবে। এরা আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করবে। সুলাইমানের এক সাথী বললেন, 'ইন্শাআল্লাহ' বলুন। সুলাইমান তা বললেন না। অতপর একজন স্ত্রী ছাড়া বাকী আর কেউ-ই গর্ভবতী হলো না। সে একটি পুত্র সন্তান প্রসব করল এবং তারও একটি অঙ্গ ছিল না। নবী (স) বলেছেন, যদি

তিনি 'ইন্শাআল্লাহ বলতেন, তাহলে সবগুলো ( সম্ভানই জন্ম নিত এবং) আল্লাহর রাস্তার জিহাদ করতো।

শোআইব ও ইবনে আবু জিনাদ এখানে 'সম্ভর'-এর স্থলে 'নিরানব্বই স্ত্রী'-র কথা উল্লেখ করেছেন এবং এটিই সঠিক রেওয়ায়েত।

٣١٧٣ - عَنْ أَبِيْ ذَرِّ قَالَ قُلْتُ يَارَسُوْلَ اللَّهِ أَى مَسْجِدٍ وُضِعَ أَوَّلُ قَالَ الْمَسْجِدِ الْمَشَجِدِ الْمُسْجِدِ الْمُسْجِدِ الْمُسْجِدِ الْمُسْجِدِ الْمُسْجِدِ الْمُسْجِدِ الْمُسْجِدِ الْمُسْجِدُ الْمُسْجِدُ الْمُسْجِدُ الْمُسْجِدُ - ثُمَّ قَالَ حَيْثُمَا أَدْرَكَتُكَ الصَّلَاةُ فَصَلِّ وَالْأَرْضُ لَكَ مَسْجِدٌ -

৩১৭৩, আবু যার (রা) থেকে বর্ণিত। আমি আরজ করলাম, হে আল্লাহর রসূল। সর্বপ্রথম কোন্ মসজিদটি বানানো হয়। তিনি বললেন, মসজিদে হারাম। জিজ্ঞেস করলাম, তারপর কোন্টি। তিনি বললেন, মসজিদে আকসা। আমি জিজ্ঞেস করলাম, দুটি (নির্মাণে)-র মাঝখানে কত (দিনের) ব্যবধান ছিল। তিনি বললেন, চল্লিশ বছর। অতপর (তিনি বললেন) যেখানেই তোমার নামাযের ওয়াক্ত হবে সেখানেই নামায পড়ে নেবে। কেননা সারা পৃথিবীটাই তোমার জন্য মসজিদ। ১৫

٣١٧٤ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ آنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ عَنَ يَقُولُ مَثَلِي وَمَثَلُ النَّاسِ كَمَثَلِ رَجُلٍ إِسْتَوْقَدَ نَارًا فَجَعَلَ الْفَرَاشُ وَهَذِهِ الدَّوَابُ تَقَعُ فِي النَّارِ وَقَالَ كَانَتُ إِمْرَأْتَانِ مَعَهُمَّا إِبْنَاهُمَا جَاءَ الذِّنْبُ فَذَهَبَ بِإِبْنِ إَحْدَاهُمَا فَقَالَتُ صَاحِبَتُهَا انَّمَا ذَهَبَ بِإِبْنِكِ فَتَحَاكُمَتَا اللّي دَاوُدَ فَقَضَى بِعِ الْكُبْرَى فَخَرَجَتَا وَقَالَتِ الْاَحْرَى انَّمَا ذَهَبَ بِإِبْنِكِ فَتَحَاكُمَتَا اللّي دَاوُدَ فَقَضَى بِعِ الْكُبْرَى فَخَرَجَتَا عَلَى سَّلَيْمَانَ بُنِ دَاوُدَ فَاخْبَرَتَاهُ فَقَالَ انْتُونِي بِالسِّكِيْنِ اشَقَةُ بَيْنَهُمَا فَقَالَتِ السَّعْزَى لاَ تَفْعَلُ يَرْحَمُكَ اللّهُ هُو إِبْنُهَا فَقَضَى بِعِ الصَّغُرَى قَالَ ابَوْ هُرَيْرَةً وَاللّهِ إِنْ سَمْعِتُ بِالسِّكِيْنِ اللّهُ هُو إِبْنُهَا فَقَضَى بِهِ الصَّغُرَى قَالَ ابَوْ هُرَيْرَةً وَاللّهِ إِنْ سَمْعِتُ بِالسِّكِيْنِ اللّهُ هُو إِبْنُهَا فَقَضَى بِهِ اللسَّعْزَى قَالَ ابَوْ هُرَيْرَةً وَاللّهِ إِنْ سَمْعِتُ بِالسِّكِيْنِ اللّهُ هُو إِبْنُهَا فَقَضَى بِهِ اللسَّعْزَى قَالَ ابَوْ هُرَيْرَةً وَاللّهِ إِنْ سَمْعَتُ بِالسِّكِيْنِ اللّهُ مُو إِبْنُهَا نَقُولُ الا اللّهُ اللّهُ الْهُ اللّهُ اللللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ الللهُ اللّهُ الللهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ الللهُ الللهُ ا

৩১ ৭৪. আবু ছরাইরা (রা) রস্পুল্লাহ (স)-কে বলতে শুনেছেন। আমার ও অন্যান্য মানুষের দৃষ্টান্ত হলো এমন—যেমন কোন ব্যক্তি আগুন জ্বালালো, তাতে নীকে বাঁকে পতঙ্গ এবং কীটগুলো পড়তে লাগলো। তারপর রস্পুল্লাহ (স) বললেন, দু'জন মহিলা ছিল। তাদের সাথে তাদের দু'টি শিশু সন্তানও ছিল। হঠাৎ একটি বাঘ এসে তাদের একজনের শিশুটি নিয়ে গেল। তখন সঙ্গের মহিলাটি বললো, (বাঘে) তোমার শিশুটিই নিয়েছে। দ্বিতীয় মহিলা বললো, বাঘে নিয়েছে তোমার শিশুটিকে। অতপর উভয় মহিলা হয়রত দাউদের নিকট (এ বিষয়ে মীমাংসার জন্য) বিচারপ্রাধী হলো। তখন হয়রত দাউদ শিশুর ব্যাপারে বয়স্কা মহিলাটির পক্ষে রায় দিলেন। মহিলা দু'জন বের হয়ে হয়রত সুলাইমানের সামনে দিয়ে যাচ্ছিলেন। তারা তাঁকে মামলার বিবরণ শুনালো। তখন তিনি (লোকজনকে)

১৫. এই চল্লিশ বছরের ব্যবধান মূল বুনিয়াদ স্থাপনে। পুনর্নিমাণে নয়। হযরত ইবরাহীম (আ) ও হযরত সুলাইমান (আ) যথাক্রমে মসজিদে হারাম ও মসজিদে আকসার পুনর্নিমাণ করেছেন মাত্র। আর মূল বুনিয়াদ স্থাপন করেন হযরত আদম (আ)।

বললেন, তোমরা আমার কাছে একখানা ছোরা নিয়ে এসো। আমি শিশুটি কেটে দ্বিখন্ডিড করে তাদের দু'জনের মধ্যে ভাগ করে দেব। (এ কথা শুনে) কম বয়য়া মহিলাটি বলে উঠলো, এরূপ করবেন না। আল্লাহ আপনার ওপর রহম করুন ! (আমি মেনে নিচ্ছি) শিশুটি তারই। তখন তিনি কম বয়য়া মহিলাটির পক্ষেই রায় দিয়ে দিলেন।

আবু হুরাইরা (রা) বলেন, আল্লাহর কসম ! ছুরি অর্থে سيكين শব্দ আমি সেদিনই প্রথম শুনেছি। না হয় আমরা তো ছুরিকে مدنة ই বলতাম।

### ৪১-অনুচ্ছেদ ঃ মহীয়ান গরীয়ান আল্রাহর বাণী ঃ

وَلَقَدْ اٰتَيْنَا لُقَمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرُ لِلَّهِ وَمَنْ يَّشْكُرُ فَانَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَنْ كَفَرَ فَانَّ اللَّهُ غَنِيَّ حَمِيْدٌ وَاذْ قَالَ لُقَمْنُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يٰبُنَيَّ لاَ تُشْرِكُ بِاللَّهِ إِنَّ الشَّرِكَ لَظُلُمٌ عَظَيْمٌ ۚ (لَقَمَن - ١٢–١٣)

"নিক্য় আমি লোকমানকে হিকমাত দান করেছি (এবং বলেছি) আল্লাহর শোকর আদায় কর। আর যে শোকর করবে, সে একমাত্র নিজের কল্যাণের জন্যই তা করবে। পক্ষান্তরে যে কুফরী করলো (আসলে সে নিজেই নিজের ক্ষতি করলো)। কেননা, নিক্য় আল্লাহ মুখাপেকীহীন, স্বপ্রশংসিত। আর স্বরণ কর, যখন লোকমান তার ছেলেকে উপদেশ দানকালে বলেছিল, রেটা ! আল্লাহর সঙ্গে শির্ক করো না। নিক্য় শির্ক এক মহা জুলুম।" (সূরা লোকমান ঃ ১২-১৩)

يْبُنَىَّ اِنَّهَا اِنْ تَكُ مِثْقَالَ حَيَّةً مِنْ خَرَدَلٍ فَتَكُنْ فِي صَخْرَةً اَوْ فِي السَّمْوَاتِ
اَوْفِي الْاَرْضِ يَاتِ بِهَا اللهُ اِنَّ اللهُ لَطِيْفَ خَبِيْرٌ - يَبُنَىَّ اَقِمِ الصَّلُوةَ وَامْرُ بِالْمَعْرُوفِ
وَانْعَهُ عَنِ الْمُنْكَرِ وَاصْبِرْ عَلَى مَا اَصَابِكَ اِنَّ ذٰلِكَ مِن عَزْمِ الْاُمُوْرِ وَلاَ تُصَعِّرُ
خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلاَ تَمْشِ فِي الْاَرْضِ مَرَحًا اِنَّ اللهُ لاَ يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُوْرٍ
وَاقْصِدْ فِي مَشْدِكَ وَاغْضَخُ مِنْ صَوْتِكَ اِنَّ اللهُ لاَ يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ
وَاقْصِدْ فِي مَشْدِكَ وَاغْضَخُ مِنْ صَوْتِكَ اِنَّ اللهُ لاَ يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ
وَاقَصِدْ فِي مَشْدِكَ وَاغْضَخُ مِنْ صَوْتِكَ اِنَّ الْلهُ لاَ يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ
وَاقَصِدْ فِي مَشْدِكَ وَاغْضَخُ مِنْ صَوْتِكَ اِنَّ انْكَرَ الْاَصْوَاتِ لَصَوْتَ الْحَمْدِرِ ـ الْعَمْدِ ـ الْعَمْدِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ الْمَالُونَ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

"হে আমার পুত্র ! মানুষের কোন গোনাহ যদি (সরিষার) দানা পরিমাণও ক্ষুদ্র হয় এবং তা কোন পাধরের ভিতরও হয় কিংবা হয় আসমান বা জমিনের কোনও নিভৃত কোণে, তাহলে (কিয়ামতে) আল্লাহ তা হাষির করে কেলবেন। নিভয় আল্লাহ স্ক্রদর্শী সর্বজ্ঞ। হে আমার পুত্র ! নামায কায়েম কর, সং ও ন্যায়ের আদেশ দাও, অন্যায় প্রতিহত কর এবং (এই পথে) তোমার ওপর যা (বিপদ) আসে, তায় ওপর সবর কয়। নিভয় এ (সবর) হলো এক কঠিন সাহসিকতার কাজ। (গর্বে) মানুষ থেকে মুখ ফিরিয়ে রেখো না এবং (আল্লাহর) জমিনে দাপট দেখিয়ে চলো না। আল্লাহ কখনও কোন অহংকারী দাভিককে ভালবাসেন না। আর (পথ চলাকালে)

তোমার চলনে (অহংকার পরিহার করে) ভারসাম্যন্ত্রক (ভদ্রজ্ঞনোচিত) চলন অবলম্বন কর এবং (কথা বলার সময়) তোমার স্বরকে মোলায়েম কর। নিশ্চয় গাধার আওয়াজ্ঞই সর্বাধিক কর্কশ ও দৃণিত আওয়াজ।—(সূরা লোকমান ঃ ১৬-১৯)

٣١٧٥ - عَنْ عَبْدِ اللهِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ قَالَ لَمَّا نَزَلَثُ " الَّذِيْنَ أَمَنُواْ وَلَمْ يَلبِسُواْ إِيْمَانَهُمْ بِظُلُم فَنَزَلَتُ " لَا يَمَانَهُمْ بِظُلُم فَنَزَلَتُ " لاَ يَمَانَهُمْ بِظُلُم فَنَزَلَتُ " لاَ تُشْرِكُ بِاللهِ إِنَّ الشَّرْكَ لَظُلُمٌ عَظِيْمٌ -

৩১৭৫. আবদুল্লাই ইবনে মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, যখন এ আয়াতটি নাযিল হয়, "যারা ঈমান এনেছে এবং তাদের ঈমানকে জুলুমের সাথে মিশিয়ে ফেলেনি," সাহাবারা বলল, ইয়া রাসূলুল্লাই! আমাদের মধ্যে কে এমন আছে যে, জুলুমকে নিজের ঈমানের সাথে মিশায়নি ? তখন নাযিল হয় " আল্লাহর সাথে শরীক করো না। কেননা নিক্য় শিরক হচ্ছে এক মহা জুলুম।"

٣١٧٦ عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ لَمَّا نَزَلَتْ: اَلَّذِينَ أَمَنُواْ وَلَمْ يَلِسِنُواْ إِيْمَانَهُمْ بِظُلْمِ شَقَّ ذَلِكَ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عِلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَا

৩১৭৬. আবুদল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, যখন (কুরআনের) এই আয়াতটি নাযিল হলো ঃ যারা ঈমান এনেছে এবং তাদের ঈমানকে 'জুলুম'-এর সাথে মিশিরে ফেলেনি (দোযখ থেকে একমাত্র তারাই মুক্তি পাবে।) তখন তা মুসলমানদের বিচলিত করে ফেললো। তাঁরা জিজ্ঞেস করলেন, ইয়া রাস্পুল্লাহ! আমাদের মধ্যে এমন কে আছে, যে নিজের ওপর 'জুলুম' করেনি ? তিনি বললেন, এখানে (জুলুম) এর এ অর্থ নয়। বরং এখানে এর একমাত্র অর্থ শির্ক। তোমরা কি (কুরআনে) শোননি লোকমান তাঁর ছেলেকে উপদেশ দানকালে কি বলেছিলেন ? তিনি বলেছিলেন, "হে আমার পুত্র! তুমি আল্লাহর সাথে শিরক করো না। কেননা, নিকয় শিরক হল্ছে এক মহা জুলুম।"

8२-चनुरच्म । وَاضْرِبُ لَهُمْ مَثَلاً اَصْحَبَ الْقَرْيَةِ ...... بَلْ اَنْتُمْ قَوْمُ مُسْرِفُونَ ـ

"এবং আপনি তাদের নিকট সেই গ্রামবাসীদের দৃষ্টান্ত বর্ণনা করুন ......বরং তোমরা একটি জালিম জাতি বই আর কিছু নও।" (ইয়াসীন ঃ ৩৬)

8७-जनुष्टम :

نْكُرُ رَحْمَتِ رَبِّكِ عَبْدَه زَكَرِيًا ...... وَسَلَمُ عَلَيْهِ يَوْمَ وَلِدَ وَيَـوْمَ يَمُوْتُ وَيَـوْمَ يُبْعَثُ حَيًّا (مريم : ٢ ـ ١٦) ৩১৭৭. আনাস ইবনে মালেক (রা) মালেক ইবনে সাসাআ থেকে বর্ণনা করেছেন। নবী (স) সাহাবাগণের কাছে মিরাজ রজনী সম্বন্ধে বর্ণনা দিতে গিয়ে বলেছেন ঃ তারপর জিবরাইল (আমাকে নিয়ে) ওপরে চললেন, এমনকি দ্বিতীয় আসমানে এসে পৌছলেন এবং (দরজা) খুলতে বললেন। জিজ্ঞেস করা হলো, কে ঃ জবাব দিলেন, (আমি) জিবরাইল। প্রশ্ন করা হলো, সাথে কে ঃ বললেন, মুহামাদ (স)। জানতে চাওয়া হলো, তাঁকে ডাকা হয়েছে ঃ জবাব দিলেন, হাঁ। অতপর যর্খন আমরা ছাড়া পেলাম এবং সেখানে পৌছলাম, তখন (হয়রত) ইয়াহইয়া ও (হয়রত) ঈসাকে দেখলাম। তারা উভয়ে খালাত ভাই (ছিলেন)। জিবরাইল বললেন, তারা হলেন, (হয়রত) ইয়াহইয়া ও (হয়রত) ঈসা। তাঁদের সালাম করন। তখন আমি সালাম করলাম। তাঁরাও (সালামের) জবাব দিলেন। তারপর বললেন, হে নেক ভাই ও নেক নবী, মারহাবা।

### 88-অনুদ্দে ঃ আল্লাহ তাআলার বাণী ঃ

وَانْكُرْفِي الْكِتَابِ مَرْيَمَ إِذِ الْتَبَذَتُ مِنْ أَهْلِهَا مَكَانًا شَرْقَيًّا فَاتَّخَذَتْ مِنْ دُوْنِهِمَ حِجَابًا \_ (مريم -١٦)

"পবিত্র কিতাব কুরআনে মারয়ামের (ঘটনা) স্বরণ করুন, যখন সে আপন পরিজ্ঞন হতে (সরে) পূর্বদিকের ঘরে আসলো, তখন তাদের থেকে পর্দার আড়ালে চলে গেল।"—(মারয়াম ঃ ১৬)

إِذ قَالَتِ الْلَلْأَنِّكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهُ يُبَثِّرُكِ بِكَلَمَةٍ مِّنْهُ اسْمُهُ الْسَيْحُ عِيْسَى بُنُ مَرْيَمَ وَجَيْهًا فَي الدُّنْيَا وَالْاخْرِةَ وَمِنَ الْلُقَرَّبِيْنَ - (ال عمران – ٥٤)

"ন্দরণ কর—যখন কেরেশতাগণ মারয়ামকে বললো, হে মারয়াম ! আল্লাহ তোমাকে তার তরফ হতে (প্রদন্ত) কালেমার দারা (সৃষ্ট সন্তানের) সুখবর দিচ্ছেন—যার নাম (হবে) 'মসীহ ঈসা ইবনে মারয়াম'। সে দুনিয়া ও আখেরাত উভয়খানেই হবে অতি মর্বাদাশালী এবং সে (আল্লাহর) ঘনিষ্ঠদের একজন। ∽(সৃরা আলে ইমরান ঃ ৪৫)

মহান আল্লাহর বাণী ঃ

إِنَّ اللهُ اصْطَفَى أَدَمَ وَنُوْحًا وَالَ إِبْرَاهِيْمَ وَأَلَ عِمْرَانَ عَلَى الْعُلَمِينَ - ذُرِّيَّةُ بَعْضُهَا مِنْ بَعْض وَاللهُ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ - اِذْ قَالَتِ امْرَاتُ عَمْرَانَ رَبِّ اِنِّي نَذَرْتُ لَكَ مَا فِي مِنْ بَعْضٍ وَاللهُ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ - اِذْ قَالَتِ امْرَاتُ عَبْدِ اللهِ إِنَّ اللهُ يَرْزُقُ مَن يَّشَاءُ بِغَيْرٍ بَطُنِيْ ...... قَالَتْ هُوَ مِنْ عَبْدِ اللهِ إِنَّ اللهُ يَرْزُقُ مَن يَّشَاءُ بِغَيْرٍ حِسابٍ - (ال عمران :٣٣–٣٧)

"আল্লাহ আদম ও নৃহকে এবং ইবরাহীম ও ইমরানের বংশধরদেরকে সারা জগতের ওপর (মর্যাদা দিয়ে নবুয়াত ও রিসালাতের জন্য) মনোনীত করেছেন। এরা একে অপরের সন্তান ও বংশধর ছিল। আল্লাহ সব শোনেন ও জানেন।

শ্বরণ কর—যখন ইমরানের ব্রী বলেছিল, হে আমার রব ! আমি আমার গর্ডস্থ সন্তানকে তোমার উদ্দেশ্যে মানত করছি, সে সম্পূর্ণ স্বাধীনভাবে তোমার কাজে নিয়োজিত থাকবে। আমার এ মানত তুমি কবুল কর। নিশ্বর তুমি সব শোন এবং জান। যখন সে মহিলা সন্তান প্রসব করলো, তখন বললো, হে প্রতিপালক ! আমি তো কন্যাসন্তান প্রসব করেছি। অখচ সে যা প্রসব করেছে, আল্লাহ তা ভালো করেই জানেন। আর পুত্র সন্তান কন্যাসন্তানের মতো হয় না। আমি ওর নাম রাখলাম মারয়াম এবং আমি তাকে ও তার বংশধরদেরকে অভিশপ্ত শয়তান থেকে তোমারই আশ্ররে সোপর্দ করছি। অতপর তার রব এ কন্যা সন্তানকে সন্তুষ্টির সাথে কবুল করে নিলেন এবং অতি সুন্দরভাবে তাকে বাড়িয়ে তুললেন। আর যাকারিয়াকে করে দিলেন তার পৃষ্ঠপোষক। যাকারিয়া যখনি ইবাদত খানায় তার নিকট বেতেন, তখনি তার কাছে রিথিক (স্বরূপ নানা খাদ্যদ্রব্য) দেখতে পেতেন। জিজ্ঞেস করতেন, মারয়াম, এ রিথিক তোমার জন্য কোখেকে আসে ? মারয়াম জবাব দিত, এ রিথিক আল্লাহর তরক থেকে আসে। বন্ধুত আল্লাহ যাকে চান, বেহিসেব রিথিক দিয়ে থাকেন।"—(স্রা আলে ইমরান ঃ ৩৩-৩৭)

ইবনে আব্বাস বলেছেন, আলে ইমরান ঘারা আলে ইবরাহীম, আলে ইয়াসীন ও আলে মুহাম্মান (স)-এর সব ঈমানদারকে বুঝানো হয়েছে। তিনি (অর্থাৎ আল্লাহ তাআলা) ব্লুছেন, "সমগ্র মানুষের মধ্যে ইবরাহীমের সবচেয়ে ঘনিষ্ঠ হলো তারা—যারা তাঁর ইহুঁট্বা ও অনুসরণ করেছে।" আর তারা হলো মুমিন সম্প্রদায়।

٣١٧٨ - عَنْ اَبِيْ هُرِيْرَةَ سَمَعْتُ رَسَوْلَ اللّهِ ﴿ يَقُولُ مَا مِنْ بَنِيْ أَدَمَ مَوْلُودٍ إِلاَّ يَمَسَّهُ الشَّيطَانُ حَيْنَ يُوْلَدُ فَيَسْتَهِلُّ صَارِخًا مِنْ مَّسِّ الشَّيطَانِ غَيْرَ مَريَمَ وَإِنِّي الشَّيطَانِ عَيْرَ مَريَمَ وَإِنْنِهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجْيِمِ - وَإَبْنِهَا ثُمَّ يَقُوْلُ اَبُوْ هُرَيْرَةَ وَإِنِّي أَعْيِذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجْيِمِ -

৩১৭৮. আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রস্লুল্লাহ (স)-কে বলতে ওনেছি. এমন কোন আদম সন্তান নেই, জন্মকালে শয়তান যাকে খোঁচায় না। পরদা হওয়ার সময় শয়তান তাকে খোঁচা দেয় বলেই সে চীৎকার দিয়ে কাঁদে। তবে মারয়াম ও তার পুত্র (ঈসা) এর একমাত্র ব্যতিক্রম। তারপর আবু হুরাইরা (রা) বলেন, (এ কারণে

भातप्रात्मत भारप्रत थ (लाग्रा) وَانَىُ اُعَيْدُهَا بِكَ وَذُرِيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطُنِ الرَّجِيْمِ (लाग्रा) عيدُهُمَا بِكَ وَذُرِيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطُنِ الرَّجِيْمِ (खाद्याह । আभि भातग्रामतक ও जार्त वर्षमंत्रतक विजार्षिज नंग्नजान त्थंतक जामारह जामार

### ৪৫-মহান আল্লাহর বাপী ঃ

وَإِذْ قَالَتِ الْلَائِكَةُ يَامَرْيَمُ إِنَّ اللَّهُ اصْطَفَاكِ وَطَهَّرَكِ وَاصْطَفَاكِ عَلَى نِسَاءِ الْعَالَمَيْنَ يَا مَرْيَمُ اَقْنَتَى لَرَبِكِ وَاسْجُدِى وَارْكَعِى مَعَ الرَّاكِعِيْنَ ذٰلِكَ مِنْ أَثْبَاءِ الْغَيْبِ نُوْحَيِهِ إِلَيْكَ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمُ إِذَ يُلْقُونَ أَقْلَامَهُمْ أَيَّهُمْ يَكُفُلُ مَرْيَمَ وَمَا كُنْتَ لَذَيْهِمُ أَيْهُمْ يَكُفُلُ مَرْيَمَ وَمَا كُنْتَ لَذَيْهِمُ أَيْهُمْ يَكُفُلُ مَرْيَمَ وَمَا كُنْتَ لَذَيْهِمُ إِذَ يُلْقُونَ أَقْلَامَهُمْ أَيَّهُمْ يَكُفُلُ مَرْيَمَ وَمَا كُنْتَ لَذَيْهِمُ اللّهَ عَمِوانَ : ٤٢-٤٤)

"শ্বরণ কর, যখন ফেরেশতাগণ বলল, হে মারয়াম ! নিভয় আল্লাহ ভোমাকে উচ্চ সন্মান দান করেছেন, পবিত্রতা দান করেছেন এবং সারা জগতের সমন্ত নারীদের ওপর মর্যাদা দান করে (নিজ কাজের জন্য ) মনোনীত করেছেন। হে মারয়াম ! তোমার রবের অনুগত হও, (তাকে) সিজদা কর এবং (তার সামনে) মাথা অবনতকারীদের সাথে তুমিও মাথা নত কর। হে মুহামাদ ! এসবই গায়েবের খবর, তোমার কাছে তা অহীর মাধ্যমে পৌছাছি। তুমি তো তখন সেখানে হাজির ছিলে না, যখন মারয়ামের লালন পালন কে করবে তা (লটারীতে ঠিক করার জন্য ) সেবায়েতগণ নিজ নিজ কলম ছুঁড়েছিল। আর যখন ( এ ব্যাপারে) তারা ঝগড়া করছিল, তখনও তুমি হাজির ছিলে না।" (সুরা আলে ইমরান ঃ ৪২-৪৪)

٣١٧٩ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ جَعْفَرِ قَالَ سَمَعْتُ عَلَيًا يَقُولُ سَمَعْتُ النَّبِيَّ ﷺ عَقُولُ سَمَعْتُ النَّبِيَ ﷺ عَقُولُ خَيْرُ نِسَائِهَا خَدْيْجَةُ ـ

৩১৭৯. আবদুল্লাহ ইবনে জাফর (রা) আলী (রা) থেকে শুনে বর্ণনা করেন, আলী বলেছেনঃ আমি নবী (স)-কে বলতে শুনেছি ঃ (সেকালের) সমগ্র নারীদের মধ্যে ইমরান তনয়া মারয়াম হলেন সর্বোক্তম। আর (একালে) নারীকৃলের সেরা হল খাদীজা।

### ৪৬-অনুচ্ছেদ ঃ আল্লাহ তাআলা বলেন ঃ

إِذْ قَالَتِ الْلَّلَاَنَّكَةُ يَامَرْيَمُ إِنَّ اللَّهُ يُبَشِّرُكَ بِكَلَّمَةً مِّنْهُ اسْمِهُ الْسَيْحُ عَيْسَى ابْنُ مَرْيَمَ وَجَيْهًا فَى الدَّنْيَا وَالْأَخْرَةِ وَمِنَ الْلُقَرَّيْزَنَ وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِى الْلَهُدِ وَكَهَالًا وَمَنَ الْلُقَرَّيْنَ وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِى الْلَهُدِ وَكَهَالًا وَمَنَ السَّهُ السَّالَ فَى اللَّهُ وَكَالِكَ اللَّهُ وَمَنَ الصَّلِحِيْنَ وَقَالَ كَذَالِكَ اللَّهُ وَلَمْ يَطْسَسَنِي بَشَرَ قَالَ كَذَالِكَ اللَّهُ يَخُلُقُ مَا يَشَلَّا وَالْ عمران ٤٧-٤٥) يَخُلُقُ مَا يَشَلَّا وَاللَّهُ اللَّهُ كُنْ فَيَكُونَ و (ال عمران ٤٧-٤٥)

"স্বরণ কর, যখন ফেরেশতাগণ মারয়ামকে বলল, হে মারয়াম ! আল্লাহ তোমাকে তাঁর পক্ষ থেকে (দোয়া) কালেমা দারা (সৃষ্ট এক সম্ভানের) সুখবর দান করছেন, যার নাম (হবে) মসীহ—ঈসা ইবনে মারয়াম। সে দুনিয়া ও আঝেরাত উভয়য়্তেই হবে অতি শরীফ, মর্যাদাবান এবং হবে (আল্লাহর) ঘনিচদের একজন। সে দোলনায় (থেকেও) মানুষের সাথে কথা বলবে এবং বেলী বয়সেও। আর সে হবে নেক বালাদের একজন। মারয়াম বলল, হে আল্লাহ ! আমার গর্ভে সন্তান হবে কোঝা হতে ? আমাকে তো (আজও) কোন পুরুষ শর্পাই করেনি। জবাব আসলো, এরপেই হবে। আল্লাহ যা চান, সৃষ্টি করেন। তিনি যখন কোন কাজ করার ফয়সালা করেন, তখন সে সম্পর্কে তথ্ব বলেন, 'হও' অমনি তা হয়ে য়ায়।"—(আলে ইময়ান ঃ ৪৫-৪৬)

৩১৮০ আবু মৃসা আশআরী (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (স) বলেছেন ঃ সকল নারীর ওপর আয়েশার ফথীলত ও মর্যাদা এমন, যেমন সব রকম খাদ্য সামগ্রীর ওপর সারীদ এর মর্যাদা। পুরুষদের মধ্যে অনেকেই কামেল হয়েছেন, সাধনায় পূর্ণতা লাভ করেছেন। কিছু নারীদের মধ্যে ইমরানের কন্যা মারয়াম ও ফিরাউনের দ্বী আসিয়া ভিনু আর কেউ কামেল হয়নি। আর আবু হুরাইরা (রা) আরও বলেছেন, আমি রস্পুল্লাহ (স)-কে বলতে শুনেছি, কুরাইশ বংশীয় নারীরা উটে আরোহণকারী (আরবের) সকল নারীদের তুলনায় উত্তম। এরা শিশু সন্তানের ওপর অধিক দরদী হয়ে থাকে এবং স্বামীর মালের হিফায়ত খুব বেশী করে থাকে। এরপর আবু হুরাইরা বলেছেন, ইমরানের কন্যা মারয়াম কখনও উটে আরোহণ করেননি।

৪৭-অনুচ্ছেদ ঃ আল্লাহ তাআলা বলেন ঃ

يَا اَهْلَ الْكِتَابِ لاَ تَغْلُواْ فَىٰ دَيْنِكُمْ وَلاَ تَقُولُواْ عَلَى اللهِ إِلاَّ الْحَقِّ إِنَّمَا الْلَهِ عَيْسَى اللهِ إِلاَّ الْحَقِّ إِنَّمَا اللهِ عَيْسَى اللهِ إِلاَّ الْحَقِّ إِنَّمَا اللهِ وَكُلِمَتُهُ أَلْقَاهَا إِلَى مَرْيَمَ وَرُوَح مِنْهُ فَامِنُوا بِاللهِ وَرُسُولِهِ وَلاَ تَقُولُوا ثَلاَثَةٌ اِنْتَهُوا خَيْرًا لَّكُمُ إِنَّمَا اللهُ إِلهُ وَاحِدُ سَبْحَانَهُ أَنْ يَكُونَ لَهُ وَلَدُ لَهُ مَا فِي السَّمُواتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ وَكَفَى بِاللهِ وَكِيلاً \_ (النساء ١٧١)

"হে আহলে। কতাব ! তোমাদের দীনের মধ্যে বাড়াবাড়ি করো না। আল্লাহ সম্পর্কে হক কথাই বল। মারয়াম তনয় ঈসা মসীহ আল্লাহর রসুল ও তার কালেমা (বই আর

কিছুই নন)। আল্লাহ এ কালেমা মারয়াম পর্যন্ত পৌছিয়েছেন এবং তাঁরই পক্ষ থেকে একটি 'রুহ' মাত্র। অতএব, তোমরা আল্লাহ ও তাঁর রস্লগণের প্রতি ঈমান আন। আর কখনও বলো না যে, (আল্লাহ) তিনজন। এ থেকে নিবৃত্ত হও, তোমাদের জন্য কল্যাণ হবে। আল্লাহ তো একমাত্র একক মাবুদ। তিনি সন্তান হওয়া থেকে সম্পূর্ণ পবিত্র। আসমান ও জমিনে যা কিছু আছে সবই তাঁর। উকীল ও অভিভাবক হিসেবে আল্লাহই যথেষ্ট।" (সূরা আন নিসা ঃ ১৭১)

٣١٨١ - عَنْ عُبَادَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ مَنْ شَهِدَ أَنْ لَا إِلَّهَ إِلاَّ اللَّهُ وَحُدَهُ لاَ شَبَرِيكَ لَهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبُدُهُ رَسُولُهُ وَأَنَّ عَيْسُى عَبْدُ اللَّهِ وَرَسُولُهُ وَكَلَمَتُهُ ٱلْقَاهَا شَبَرِيكَ لَهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبُدُهُ رَسُولُهُ وَكَلَمَتُهُ ٱلْقَاهَا إِلَى مَرْيَمَ وَرُوح مِنْهُ وَالْجَنَّةُ حَقَّ وَالنَّارُ حَقَّ أَدْخَلَهُ اللهُ الْجَنَّةَ عَلَى مَا كَانَ مِنَ الْعَمَلِ قَالَ الْوَلْيَدُ حَدَّتُنِي ابْنُ جَالِبِرِعِنْ جُنَادَةً وَزَادَ مِنْ آبُوابِ الْجَنَّةِ الثَّمَانِيَةِ أَيُّهَا شَاءً -

৩১৮১. উবাদা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (স) বলেছেন, যে সাক্ষ দিল, আল্লাহ ভিনু আর কোন ইলাহ নেই, তিনি একক, তাঁর কোন শরীক নেই, আর মুহামাদ (স) তাঁর বান্দা ও রস্ল। আর নিন্চয় ঈসা আল্লাহর বান্দা, তাঁর রস্ল ও তাঁর সেই কালেমা—যা তিনি মারয়ামকে পৌছিয়েছেন এবং তাঁর পক্ষ থেকে একটি 'রহ' মাত্র, জানাত সত্য, জাহানাম সত্য, তার আমল যা-ই হোক, আল্লাহ তাকে জানাতে প্রবেশ করাবেন। আর (অন্য সনদে) জুনাদা এ কথাওলো বাড়িয়ে বলেছেন, জানাতের আট দরজার যে কোন দরজা দিয়েই সেচাইবে (আল্লাহ তাকে জানাতে প্রবেশ করাবেন)।

### ৪৮-অনুচ্ছেদ ঃ মহান আল্লাহর বাণী ঃ

وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمَ إِذِ انْتَبَذَتْ مِنْ أَهْلِهَا مَكَانًا شَرْقِيًّا فَاتَّخَذَتْ مِنْ دُونِهِمُ حِجَابًا فَارْسَلْنَا الِيهَا رُوْحَنَا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيّا قَالَتْ انِّي اَعُوْدُ بِالرَّحْمُ ن مِثْكَ انْ كُنْتَ تَقِيًّا - قَالَ انْمَا انَا رَسُولُ رَبِّكِ لِاَهْبَ لَكِ عُلْمًا زُكِيًّا قَالَ انَّى يَكُونُ لِى غُلْمٌ وَلَمْ يَمْسَسَنِيْ بَشَرُ وَلَمْ اَكُ بَغِيًّا قَالَ كَذَالِكِ قَالَ رَبَّكَ هُو عَلَىَّ هَنِنَ وَلِنَجُعَلَهُ لَيْ غُلْمٌ وَلَمْ يَمْسَسَنِيْ بَشَرُ وَلَمْ اَكُ بَغِيًّا قَالَ كَذَالِكِ قَالَ رَبَّكَ هُو عَلَىَّ هَنِنَ وَلِنَجُعَلَهُ لَيْ ظُلْاً سَ وَرَحْمَةً مِّنَا وَكَانَ اَمْرًا مَقْضِيًّا -(مريم ١٦-٢١)

"আর কিতাবে মারয়ামের (ঘটনা) বর্ণনা কর; যখন সে আপন পরিজ্ঞন হতে আলাদা হয়ে পূর্বদিকের ঘরে চলে গেল এবং তাদের থেকে পর্দা করে নিল। তখন আমি তার নিকট আমার 'রহ' (জিবরাইল)-কে পাঠালাম। সে তার নিকট সম্পূর্ণ মানুষের আকার ধারণ করে গেল। মারয়াম বলল, আমি তোমার থেকে পরম করুণাময়ের নিকট আশ্রয় চাচ্ছি, যদি মুন্তাকী—আল্লাহ তীরু হও-(তাহলে চলে যাও)। সে বলল, আমি তো কেবল তোমার রবেরই পাঠানো (কেরেশতা), আমার আসার উদ্দেশ্য তোমাকে একটি পুত্র সন্তান দান করা। মারয়াম বলল, কিরুপে আমার সন্তান হবে ? কোন পুরুষ তো আমাকে স্পর্ণ করেনি। আর আমি ব্যভিচারিণীও নই।

কেরেশতা বলল, এরপেই হবে। তোমার প্রভু বলেছেন, ওটি আমার পক্ষে অতি সহজ। আমি যেন তাকে মানব জাতির জন্য এক নিদর্শন এবং আমার রহমত স্বরূপ করে রাখতে পারি। আর এটি একটি স্থিরীকৃত সিদ্ধান্ত।"—(সূরা মাররাম ঃ ১৬-২১)

٣١٨٢ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ عَنْ قَالَ لَمْ يَتَكَلَّمْ فِي ٱلْمَهِدِ إِلَّا تَلاَئَةٌ عَيسلي وَكَانَ فِي بَنِي إِسْرَائِيلَ رَجُلُ يَقَالُ لَهُ جُرَيْجٌ كَانَ يُصلِّى جَاءَتُهُ أُمُّهُ فَدَعَتْهُ فَقَالَ ٱجْيِبُهَا أَنْ أَصَلِّى فَقَالَتْ اَللَّهُمَّ لاَ تُمْتُهُ حَتَّى تُرِيَّهُ وُجُوْهَ الْمُومسات وكَانَ جُرَيْجٌ فِي صَوْمَعَتِه فَتَعَرَّضَتْ لَهُ إِمْرَأَةٌ وَكَلَّمَتُهُ فَأَبَىٰ فَأَتَتْ رَاعِيًا فَأَمْكَنْتُهُ مِنْ نَفْسِهَا فَوَلَدَتْ غُلَامًا فَقَالَتْ مِنْ جُرِيْجٍ فَأَتُوهُ فَكُسَرُوا صَوْمَعَتَهُ وَأَنْزَأُوهُ وَسَبُّوهُ فَتَوَضَّا ۚ وَصِلِّى ثُمَّ أَتِّي الْغُلاَمَ فَقَالَ مَنْ أَبُوكَ بِاغُلاَمُ ۖ قَالَ الرَّاعِي قَالُوا نَبْني صَوْمَعَتَكَ مِنْ ذَهَبِ قَالَ لا إلاَّ مِنْ طِيْنِ وَكَانَتِ إِمْرَأَةً تُرْضِعُ إِبْنًا لَهَا مِنْ بَنِيْ إِسْرَائِيْلَ فَمَرَّ بِهَا رِجُلُ رَاكِبٌ نُوْ شَارَةٍ فَقَالَتِ اَللَّهُمَّ اجْعَلُ اِبْنِي مِثْلَهُ فَتَرَكَ تُدْيَهَا وَأَقْبَلَ عَلَى الرَّاكِ فَقَالَ اَللَّهُمَّ لاَ تَجْعَلْني مثلَهُ ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَى تُدْيهَا يَمَصُّهُ قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ كَأَنِي أَنْظُرُ إِلَى النَّبِيِّ عِنْ يَمُصُّ إِصْبَعَهُ ثُمَّ مُرَّ بِأَمَةٍ فَقَالَت اللَّهُمَّ لاَ تَجْعَلِ اِبْنِيْ مِثْلَ هٰذِهِ فَتَرَكَ ثَدْيَهَا فَقَالَ اَللَّهُمَّ اجْعَلْنيْ مثَلَهَا فَقَالَتُ لِمَ ذَاكِ فَقَالَ الرَّاكِبُ جَبَّارٌ مِنَ الْجَبَابِرَةِ وَهَٰذِهِ ٱلْأَمَةُ يَقُوَّاوُنَ سَرَقْت زَنَيْت وَلَم تَفْعَلُ ـ

৩১৮২ আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (স) বলেছেন, (নবজাত শিশু) দোলনায় তিনজনই মাত্র কথা বলেছে। (একজন) হ্যরত ঈসা (আ)। আর বনী ইসরাইলের এক ব্যক্তি ছিল। তার নাম ছিল জুরাইজ। সে নামায পড়ছিল। এমনি সময় তার কাছে তার মা আসল এবং তাকে ডাকল। সে (মনে মনে) বলল, আমি জবাব দেব ; নাকি নামায পড়তে থাকব। (সাড়া না পেয়ে) তার মা বদদোয়া দিল যে, হে আল্লাহ! যেনাকারিণীদের চেহারা না দেখা পর্যন্ত তার মরণ না হোক। জুরাইজ নিজের ইবাদাতখানায় থাকত। (একদিন) এক মহিলা তার নিকট আসল। তার সাথে কিছু কথাবার্তা বলল। কিছু সে (মহিলাটির সাথে মিলতে) অস্বীকার করল। অতপর মহিলাটি একজন রাখালের নিকট গেল এবং তাকে দিয়ে আপন মনোবাসনা পূরণ করে নিল। পরে সে একটি পুত্র সন্তান প্রসব করল। সে অপবাদ দিয়ে বললো, এটি জুরাইজের সন্তান। লোকজন জুরাইজের নিকট আসল। তার ইবাদাতখানা ভেঙ্গে ফেলল। তাকে নীচে নামিয়ে আনল। অকথ্য ভাষায় গালিগালাজ করল। তখন জুরাইজ গিয়ে অযু করল এবং নামায পড়ল। তারপর নবজাত শিশুটির নিকট আসল এবং তাকে জিজ্ঞেস করল, হে শিশু। তোমার পিতা কে গুল জবাব দিল, সেই রাখালটি। (জনগণ নিজেদের ভুল বুঝল, জুরাইজকে) বলল, আমরা

আপনার ইবাদাতখানাটি সোনা দিয়ে বানিয়ে দিচ্ছি। সে বলল, না, মাটি দিয়েই বানিয়ে দেবে। (তৃতীয় ঘটনা হচ্ছেঃ) বনী ইসরাইলের এক মহিলা ছিল। সে তার শিশুকে দুধ পান করাচ্ছিল। তার কাছ দিয়ে আরোহী এক সুপুরুষ চলে গেল। সে দোয়া করল, হে আল্লাহ! আমার ছেলেটিকে তার মত বানিয়ে দাও। শিশুটি (তখনি) মায়ের স্তন ছেড়ে দিল, সেই আরোহীর দিকে ফিরল এবং বলল, হে আল্লাহ! আমাকে এর মতোন বানিও না। তারপর আবার মায়ের দুধের দিকে ফিরল এবং তাতে চুষতে লাগল। আবু হুরাইরা (রা) বলেন, নবী (স) আপন আঙ্গুল চুষে (শিশুটির দুধ চোষার যে অবস্থা) দেখাচ্ছিলেন, আমি যেন তা (এখনও) দেখতে পাচ্ছি। পুনরায় সেই মহিলাটির পাশ দিয়ে একটি দাসীকে নিয়ে যাওয়া হলো। (তার মালিক তাকে মারছিল) মহিলাটি দোয়া করল, হে আল্লাহ! আমার ছেলেকে তার মতো করো না। ছেলেটি (সাথে সাথে) মায়ের স্তন ছেড়ে দিল এবং বলল, হে আল্লাহ! আমাকে তার মতো কর। মা জিজ্ঞেস করল, তা কেন? শিশুটি জবাব দিল, সেই আরোহীটি ছিল জালিমদের অন্যতম। আর এ দাসীটিকে লোকেরা বলছে, তুমি চুরি করেছ, যেনা করেছ। অথচ সে কিছুই করেনি।

٣١٨٢ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ الله ﷺ لَيْلَةَ أَسْرِيَ بِهِ لَقَيْتُ مُوسَلَى قَالَ فَنَعَتَهُ فَإِذَا رَجُلُ حَسِيْتُهُ قَالَ مُضْطَرِبٌ رَجُلُ الرَّاسِ كَأَنَّهُ مِنْ رِجَالٍ شَنَوْءَةَ قَالَ فَنَعَتَهُ النَّبِيُ ﷺ فَقَالَ رَبْعَةٌ أَحْمَرُ كَأَنَّمَا خَرَجَ مِنْ دِيماسِ فَنَعَتَهُ النَّبِيُ ﷺ فَقَالَ رَبْعَةٌ أَحْمَرُ كَأَنَّمَا خَرَجَ مِنْ دِيماسِ يَعْنِي الْحَمَّامُ وَرَأَيْتُ إِبْرَاهِيمَ وَ أَنَا أَشَبَهُ وَلَدِه بِهِ قَالَ وَأُتَيْتُ بِإِنَا وَيُنِ إِنَّا مَنْ لَا أَشَبَهُ وَلَدِه بِهِ قَالَ وَأُتَيْتُ بِإِنَا وَيُنِ إِنَّا مَنْ لَا أَشَبَهُ وَلَدِه بِهِ قَالَ وَأُتَيْتُ بِإِنَا وَيُنِ إِنَّا مَنْ لَا أَشَبَهُ وَلَدِه بِهِ قَالَ وَأُتَيْتُ بِإِنَا وَيُنَ إِنَّا مَنْ لَا أَكُمْ مَا أَنَا أَشَبَهُ وَلَدِه بِهِ قَالَ وَأُتَيْتُ بِإِنَا وَيُنِ إِنَّا مَنْ لِي أَحَدُهُما لَيَ فَا مَنْ وَالْاَحْرُ فَيْ فَيْلًا لِي خُمْلًا فَيْتُ أَوْلَا خَذْتُ اللَّبَنَ فَشَرِبْتُهُ فَقَيْلَ لِي اللّهُ الْفَطْرَةَ أَوْ أَصَابُ الْفَطْرَةَ أَنَا أَشَالًا لَكُونَ الْمُعْرَاةً وَلَا الْمُعْرَاةً وَالْمَالَةُ لَلْهُ الْمُنْ الْمُعْرَاةً أَنْ أَنْ أَنْ أَلْمُ لَا لَا أَنْتُكُ الْمُؤْلِقُولَ لَا أَنَا أَلْكُولُ لَوْلًا لَهُ اللّهُ الْمُثَالَةُ مُنْ فَلَالًا لَيْنَا اللّهُ عَلْمَا لَا لَا أَنْ الْمُعْلَى اللّهُ اللّهُ عَلْكُولُكُمْ عَوْلًا لَا أَنْهُمُ اللّهُ اللّهُ الْمُعْلَى اللّهُ الْمُعْلَالَةُ مَا لَا لَا لَا أَنْ مُلْكُ أَلَا اللّهُ الْمُعْلَى اللّهُ اللّهُ الْمُعْلِمُ اللّهُ الْفُكُولُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللّهُو

৩১৮৩. আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (স) বলেছেন ঃ আমার মিরাজের রাত্রিতে আমি মৃসা (আ)-এর সাক্ষাত পেয়েছি। আবু হুরাইরা বলেন, নবী (স) মৃসার আকৃতি বর্ণনা করেছেন যে, (আবদুর রাজ্ঞাক বলেন, আমার ধারণায়) তিনি দীর্ঘদেহী, খাড়া চুল বিশিষ্ট, যেন শানুয়া গোত্রের একজন লোক। নবী (স) বলেছেন, আমি ঈসা (আ)-এর সাক্ষাতও পেয়েছি। অতপর নবী (স) তাঁর আকৃতি বর্ণনা করেছেন। তিনি হলেন মাঝারি গড়নের লাল বর্ণ বিশিষ্ট। যেন এইমাত্র হাম্মামখানা (গোসলখানা) থেকে বের হয়ে এসেছেন। আমি ইবরাহীম (আ)-কেও দেখেছি। তাঁর বংশধরদের মধ্যে আমিই সবচেয়ে বেশী তাঁর আকৃতি বিশিষ্ট। নবী (স)বলেন, অতপর আমার সামনে দু'টি পেয়ালা আনা হল। একটিতে দুধ, অপরটিতে মদ। আমাকে বলা হল, আপনি যেটি চান, নিন। আমি দুধের পেয়ালাটি নিলাম এবং তা পান করলাম। তখন আমাকে বলা হল, আপনি (মানবীয়) স্বভাবজাত পথটিই ধরেছেন। কিংবা (বলা হল) আপনি ফিতরাত (মানবীয়) প্রকৃতি সুলত পথ পর্যন্তই পৌছেছেন। আপনি যদি মদ নিতেন তাহলে আপনার উম্বত গোমরাহ হয়ে যেত।

٣١٨٤ عَن ابْنِ عُمَّرَ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ عَهِ رَأَيتُ عَيْسَى وَمُوْسَى وَابْرَاهِيْمَ فَأَمَّا عَيْسَى فَأَدْمُ جَسَيْمٌ سَبُطُّ كَأَنَّهُ مِنْ رِجَالِ الزَّطِّ -

৩১৮৪. ইবনে উমর (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (স) বলেছেনঃ (মিরাজের রজনীতে) আমি ঈসা, মৃসা ও ইবরাহীম (আ)-কে দেখেছি। ঈসা (আ) লাল বর্ণ, কোঁকড়ানো চুল, প্রশস্ত বক্ষ বিশিষ্ট লোক ছিলেন। মৃসা (আ) ছিলেন বাদামী রং বিশিষ্ট মোটা তাজা বলিষ্ঠ; সোজা চুলওয়ালা, যেন যুত গোত্রের একজন লোক।

٣١٨٥ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمْرَ ذَكَرَ النَّبِيُ عَيَّةَ يَوْمًا بَيْنَ ظَهْرَى النَّاسِ الْسَيْحَ الدَّجَّالَ فَقَالَ إِنَّ اللهُ لَيْسَ بِأَعُورَ أَلاَ إِنَّ الْسَيْحَ الدَّجَّالَ أَعُورُ الْعَيْنِ الْيُمْنَى كَأَنَّ عَيْنَهُ عَنْبَةٌ طَافِيْةُ وَأَرَانِي اللَّيْلَةَ عِنْدَ الْكَعْبَةِ فِي الْمَنَامِ فَاذَا رَجُلُّ الْمَّعْرِ يَقُطُرُ رَأْسُهُ مَاءً مَا يُرِي مِنْ اَدْم الرِّجَالِ تَضْرِبُ لَمَّتُهُ بَيْنَ مَنْكَبَيْهِ رَجُلُ الشَّعْرِ يَقُطُرُ رَأْسُهُ مَاءً وَاضعًا يَدَيْهِ عَلَى مَنْكَبَى رَجُلُ الشَّعْرِ فَقُلُو مَا السَّعْرِ فَقَالُوا هٰذَا وَاضعًا يَدَيْهِ عَلَى مَنْكَبَى رَجُلُا وَرَاءَهُ جَعْدًا قِطَطًا أَعُورَ عَيْنِ الْيُمْنَى كَاشَبَهِ السَّيْحُ ابْنُ مَرْيَمَ ثُمَّ رَأَيْتُ رَجُلاً وَرَاءَهُ جَعْدًا قِطَطًا أَعُورَ عَيْنِ الْيُمْنَى كَاشَبَهِ مَنْ رَأَيْتُ بِأَنْفِي وَاضِعًا يَدَيْهِ عَلَى مَنْكَبَى رَجُل يَطُوفُ بِالْبَيْتِ فَقُلْتُ مَنْ مَنْ رَائِيْتِ فَقُلْتُ مَنْ مَنْ رَائِينَ فِلْ الْبَيْتِ فَقُلْتُ مَنْ مَنْ رَائِينَ فِلْلُ الْمَنْ وَاضِعًا يَدَيْهِ عَلَى مَنْكَبَى رَجُل مِلْوَف بِالْبَيْتِ فَقُلْتُ مَنْ مَنْ رَأَيْتُ بِالْبَيْتِ فَقُلْتُ مَنْ مَا الْسَيْحُ الدَّجَالُ السَيْحُ الدَّجَلُ لِيَلْوَف بِالْبَيْتِ فَقُلْتُ مَنْ مَنْ رَأَيْتُ بِالْبَيْتِ فَقُلْتُ مَنْ اللهَ عَنْ الْمَسْتِحُ الدَّجَالُ اللّهُ الْمَالُولُ الْلَكُونَ الْمَالُولُ الْمَالُولُ الْمُسْتِحُ الدَّجَالُ لَيْ مَنْكَبَى مَا لَاللهُ الْمُنْ وَاضِعًا يَدَيْهِ عَلَى مَنْكَبَى رَجُل مِلْوف بُولُولُ الْمُسْتِحُ الدَّجَالُ لَاللهُ اللهُ مَا اللهُ عَلْمَالُهُ اللّهُ الْمُنْ الْمُلْكِالُ الْمُ الْمُنْ مِلْكِنِي اللهُ الْمُ الْمُالِقُولُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُلْكِالُولُ الْمُعْدُلُولُ اللّهُ الْمُ الْمُؤْلُولُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُولُ الْمُ الْمُؤْلُ اللهُ الْمُؤْلُ اللّهُ الْمُؤْلُ الْمُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُنْ الْمُؤْلُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلُ الْمُولُ اللّهُ الْمُؤْلُ اللّهُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلُلُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلُ الْمُعْلِي الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ ال

৩১৮৫. আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেনঃ নবী (স) একদিন লোকজনের সামনে মাসীহ দাজ্জালের কথা উল্লেখ করলেন এবং বললেন, আল্লাহ অন্ধনন। সাবধান মাসীহে দাজ্জালের ডান চোখ কানা। তার চোখ যেন ফুলে ওঠা আঙ্গুর। আমি এক রাতে স্বপ্নে নিজকে কাবার কাছে দেখতে পেলাম। তখন (সেখানে) বাদামী রঙের এক ব্যক্তিকে দেখলাম, তোমরা যেমন সুন্দর বর্ণের বাদামী রঙের মানুষ দেখে থাক, তার চেয়েও অধিক সুন্দর। তাঁর মাথার সোজা চুল উভয় কাঁধ পর্যন্ত ঝুলছিল। মাথা থেকে পানি ফোঁটায় ফোঁটায় পড়ছিল। দু জন লোকের কাঁধে হাত রেখে তিনি কাবা (শরীফ) তাওয়াফ করছিলেন। আমি জিজ্জেস করলাম, ইনি কে গু তাঁরা (ফেরেশতারা) জবাব দিলেন ইনি মাসীহ ইবনে মারয়াম। তারপর তাঁর পিছনে আরেক ব্যক্তিকে দেখলাম যার চুল খুব কোঁকড়ানো, ডান চোখ কানা, আকৃতিতে আমার দেখা (কাফির) ইবনে কাতানের সাথে অধিক সাদৃশ্য বিশিষ্ট। সে একজন লোকের দুই কাঁধে হাত রেখে কাবার চারদিকে ঘুরছিল। আমি জিজ্জেস করলাম, এ লোকটি কে গ তারা জবাব দিলেন, এ হল, মাসীহে দাজ্জাল।

٣١٨٦ - عَنْ سَالِمٍ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ لاَ وَاللَّهِ مَا قَالَ النَّبِيُّ بِيَرِهُ لِعِيْسَى أَحْمَرُ وَلَكِنَّ

قَالَ بَيْنَمَا أَنَا نَائِمٌ أَطُونَ بِالْكَعْبَةِ فَإِذَا رَجُلُ الدَّمُ سَبْطُ الشَّعْرِ يُهَادِي بَيْنَ رَجُلَيْنِ
يَنْطُفُ رَأْسُهُ مَاءً أَنْ يُهْرَاقُ رَأْسُهُ مَاءً فَقُلْتُ مَنْ هٰ ــذَا قَالُوْا إِبْنُ مَرْيَمٌ فَذَهَبْتُ
أَلْتَفِتُ فَإِذَا رَجُلٌ أَحُمَرُ جَسِيْمٌ جَعْدُ الرَّأْسِ أَعْوَرُ عَيْنِهِ الْيُمْنِي كَانَ عَيْنَهُ عِنْبَةٌ
طُافِيَةٌ قُلْتُ مَنْ هٰذَا قَالُوا هٰذَا الدَّجَّالُ وَأَقْرَبُ النَّاسِ بِهِ شَبْهَا إِبْنُ قَطَن قَالَ الزَّهُرِيُّ رَجُلٌ مِنْ خُزَاعَةَ هَلَكَ فِي الجَاهِلِيَّةً \_

৩১৮৬. সালেম (রা) তাঁর পিতা থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন ঃ আল্লাহর কসম, নবী (স) এ কথা বলেননি যে, ঈসা (আ) লাল রঙ বিশিষ্ট। বরং তিনি বলেছেন, একদিন আমি স্বপ্নে কাবার তাওয়াফ করছিলাম, তখন দেখলাম এক ব্যক্তি বাদামী রঙ বিশিষ্ট খাড়া চুলওয়ালা। দু'জন লোকের মাঝে তিনি চলছেন। তাঁর মাথা থেকে পানি ঝরে পড়ছে, কিংবা তাঁর মাথার পানি বয়ে পড়ছে। আমি জিজ্ঞেস করলাম ইনি কে । তারা বলল, ইনি মারয়ামের পুত্র (ঈসা)। আমি এদিক সেদিক দেখতে লাগলাম। ইঠাৎ দেখলাম এক লোক রক্তবর্ণ, খুব মোটা, মাথার চুল কোঁকড়ানো, ডান চোখ কানা, তার চোখ যেন কালো ফোলা আঙ্গুরের মতো (ঠিকরে রেরিয়ে পড়বে এমন)। আমি জিজ্ঞেস করলাম এ কে । তারা বলল, এ দাজ্জাল। চেহারার সাদ্শ্যে ইবনে কাতানের সাথে তার অধিক মিল রয়েছে।

যুহরী বলেন, (ইবনে কাতান) খুযায়া গোত্রের এক ব্যক্তি। জাহে**লী** (কুফরী) অবস্তায়ই সে মরেছে।

٣١٨٧- عَنْ اَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ سَمَعْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَنْ يَقُولُ أَنَا أَوْلَى النَّاسِ بِإِبْنِ مَرْيَمٌ وَٱلْأَنْبِيَاءُ أَوْلاَدُ عَلاَّت لِيشَ بَيْنِيْ وَبَيْنَهُ نَبِيٌّ .

৩১৮৭. আবু ছরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেনঃ আমি রসূলুক্সাহ (স)-কে বলতে ওনেছি, আমি মারয়ামের পুত্র (ঈসা)-এর সবচেয়ে বেশী নিকটতম। নবীগণ একে অন্যের বৈমাত্রেয় ভাই। আমার ও তাঁর (ঈসার) মাঝে কোন নবী নেই।

٣١٨٨ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ ﷺ أَنَا أَوْلَى النَّاسِ بِعِيْسٰى فَرَيْنُهُمْ وَاحِدٌ ـ بَنَ مَرْيَمَ فِي الدُّنْيَا وَالْأَخِرَةِ وَالْاَنْبِيَاءُ إِخْرَةً لِعَلاَّتٍ إُمَّهَاتُهُمْ شَتِّى وَدِيْنُهُمْ وَاحِدٌ ـ

৩১৮৮. আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ রস্পুল্লাহ (স) বলেছেন, আমি দুনিয়া এবং আখেরাতে ঈসা ইবনে মারয়ামের সবচেয়ে বেশী নিকটের। নবীগণ একে অপরের বৈমাত্রেয় ভাই। তাঁদের মা ভিন্ন ভিন্ন। কিন্তু দীন (যা বাপের মতো) এক।

٣١٨٩ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ عَالَ رَأَى عِيْسَى ابْنُ مَرْيَمَ رَجُلاً يَسْرِقُ

فَقَالَ لَهُ أَسَرَقَتَ قَالَ كَلاَ وَاللَّهِ الَّذِي لاَ إِلهَ إِلاَّ هُوَ فَقَالَ عِيسَى أَمَنْتُ بِاللَّهِ وَكَذَّبْتُ عَيْنَى \_

৩১৮৯. আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ নবী (স) বলেছেন, ঈসা (আ) এক ব্যক্তিকে চুরি করতে দেখলেন, তখন তাকে জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কি চুরি করেছ । সে জবাব দিল, কখনও নয়, সেই সন্তার কসম, যিনি ছাড়া আর কোন মাবুদ নেই। ঈসা (আ) বললেন, আমি আল্লাহর ওপর ঈমান এনেছি এবং নিজের চোখকে অবিশ্বাস করেছি।

٣١٩٠- عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ سَمِعَ عُمَنَ يَقُولُ عَلَى الْلَبْرِ سَمِعْتُ النَّبِيِّ عَبَدُ اللهِ لَا تَطْرُونِيْ كَمَا أَطْرَتِ النَّصَارَي ابْنَ مِرْيَمَ فَالِثَمَا أَنَا عَبْدُهُ فَقُولُوا عَبْدُ اللهِ وَرَسُولُهُ \_

৩১৯০. ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তির্মি উমর (রা)-কে মিশ্বারে দাঁড়িয়ে (এই হাদীস) বর্ণনা করতে ভনেছেন যে, আমি নবী (স)-কে বলতে ভনেছি, তিনি বলছেন, (খবরদার) আমার প্রশংসা করতে অতিরঞ্জিত করো না, যেমন মারয়ামের পুত্র ঈসা (আ) সম্পর্কে করছিল নাসারারা। আমি একমাত্র আল্লাহর বান্দা। তবে তোমরা (আমার সম্পর্কে) বলবে, আল্লাহর বান্দা তাঁর রসূল।

٣١٩١ - عَنْ آبِي مُوْسِلَى ٱلأَشْعَرِيِّ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ ﴿ إِذَا أَدَّبَ الرَّجُلُ الْمَنَهُ فَأَحْسَنَ تَعْلِيْمَهَا ثُمَّ أَعْتَقَهَا فَتَزَوَّجَهَا كَانَ لَهُ أَجْرَانِ وَالْعَبُدُ إِذَا اتَّقَى رَبَّهُ وَأَطَاعَ مَوَالِيهُ فَلَهُ أَجْرَانٍ -

৩১৯১. আবু মৃসা আশআরী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রস্লুল্লাহ (স) বলেছেন, যদি কোন ব্যক্তি তার দাসীকে আদব শিখায় এবং সুন্দর পদ্বায় তা শিখায়, আর তাকে ইল্ম শিখায় এবং সুন্দর পদ্বায় এই জ্ঞান দান করে, তারপর তাকে আজাদ করে দেয়, অতপর তাকে বিয়ে করে নেয়, তবে তার দিশুণ সওয়াব হবে। আর যে ব্যক্তি ঈসা (আ)-এর উপর বিশ্বাস স্থাপন করে অতপর আমার উপর ঈমান আনে, তার জন্যও দিশুণ সওয়াব রয়েছে। আর গোলাম যদি তার রবকে ভয় করে এবং তার মালিকদের মেনে চলে, তাহলে তার জন্যও রয়েছে দিশুণ সওয়াব।

٣١٩٢ - عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﴿ تَحْشَرُونَ حُفَاةً عُرَاةً غُرْلاً ثُمَّ قَرَاكُما بَدَأْنَا أَوَّلَ خُلُقٍ نُعْيِدُهُ وَعُداً عَلَيْنَا إِنَّا كُنَّا فَاعِلِيْنَ فَأَوَّلُ مَنْ يُكُسلى إِبْرَاهِيْمُ ثُمَّ يُوْخَذُ بِرِجَالٍ مِنْ أَصْحَابِي ذَاتَ الْيَمْيْنِ وَذَاتَ الشِّمَالِ فَأَقُولُ أَصْحَابِي

فَيُقَالُ إِنَّهُمْ لَمْ يَزَالُوا مُرْتَدِّيْنَ عَلَىٰ أَعْقَابِهِمْ مُنْذُ فَارَقْتَهُمْ فَأَقُولُ كَمَا قَالَ الْعَبِدَ الصَّالِحُ عَيْسَى إِبْنُ مَرْيَمَ وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهَيْدًا مَلِيُمْتُ فِيْهِمْ فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي كُنْتَ الصَّالِحُ عَيْسَى إِبْنُ مَرْيَمَ وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهَيْدٌ إِلَى قَوْلِهِ الْعَزْيُنُ الْحَكِيمُ قَالَ مُحَمَّدُ بُنُ يُوسَفَ ذَكْرَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ قَبِيْصَةَ قَالَ هُمُ الْمُرْتَدُّونَ الَّذِيْنَ الْرَتَدُونَ الَّذِيْنَ الْرَتَدُونَ الَّذِيْنَ الْرَتَدُونَ الَّذِيْنَ الْرَتَدُونَ اللَّهِ عَنْ قَبِيصَةَ قَالَ هُمُ المُرْتَدُونَ الَّذِيْنَ الْرَتَدُونَ الَّذِيْنَ الْرَتَدُونَ الَّذِيْنَ الْرَتَدُونَ اللّهِ بَكُر \_ ـ

৩১৯২. ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ রসূলুল্লাহ (স) বলেছেন, তোমরা (হাশর ময়দানে) নগু পা, উলঙ্গ শরীর ও খতনাবিহীন অবস্থায় উত্থিত হবে। অতপর তিনি এ আয়াতটি পাঠ করলেন, (যার অর্থ) "আমি যেভাবে শুরুতে প্রথমবার সৃষ্টি করেছি, ঠিক তেমনিভাবে দ্বিতীয়বারও করবো। এ ওয়াদা আমার দায়িতে রয়েছে। আমি অবশ্যই তা পূরণ করবো।" অতপর (সেখানে) সর্বপ্রথম যাকে কাপড় পরান হবে, তিনি হলেন ইবরাহীম (আ)। তারপর আমার সাহাবীদের কয়েকজনের ডান দিকে (জানাতে) এবং সমসাময়িক কিছু লোককে বাম দিকে (জাহানামে) নিয়ে যাওয়া হবে। আমি তর্থন বলব, (এরা) আমার সাহাবী। (আমাকে) বলা হবে, আপনি তাদের থেকে চিরবিদায় নিয়ে যাওয়ার পর থেকেই তারা মুরতাদ (ইসলাম ত্যাগী) হয়ে গেছে। তখন আমি তা-ই বলব, যা বলেছিলেন (আল্লাহর) নেক বান্দাহ মারয়াম তনয় ঈসা (আ)। (তা হল এ আয়াত) "এবং আমি যতদিন তাদের মধ্যে ছিলাম ততদিন আমি ছিলাম তাদের কার্যকলাপের সাক্ষী, কিন্তু যখন তুমি আমাকে তুলে নিলে তখন তুমিই ছিলে তাদের কার্যকলাপের তত্ত্বাবধায়ক এবং তুমি সব বিষয়ে সাক্ষী। যদি তুমি তাদের আযাব দিতে চাও, (কাকে দিবে) এরা তো তোমারই বান্দা। আর যদি তুমি তাদের মাফ করে দাও, তাহলে নিক্য়ই তুমি সর্বশক্তিমান, প্রজ্ঞাময়।" (সূরা আল মায়েদা ঃ ১১৭-১১৮) অন্য এক সনদে কাবীসা থেকে বর্ণিত হয়েছে, তিনি বলেছেন, এরা হল সেসব মুরতাদ যারা আবু বকর (রা)-এর খিলাফত কালে মুরতাদ হয়ে গিয়েছিল। তখন আবু বকর (রা) তাদের সাথে যুদ্ধ করেছিলেন।

### ৪৯-অনুচ্ছেদ ঃ হযরত ঈসা (আ)-এর অবতরণের বর্ণনা।

٣١٩٣ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ الله عِنْ وَالَّذِي نَفْسِى بِيدِهِ لَيُوْشِكَنَّ أَنْ يَّنْزِلَ فِيكُمُ إِبْنُ مَرْيَمَ حَكَمًا عَدَلاً فَيكُسِرُ الصَّلِيْبَ وَيَقْتُلُ الْخِنْزِيْرَ وَيَضَعَّ الْجَزْيَةَ وَيَفْيُضُ الْلَالُ حَتَّى لاَ يَقْبَلُهُ أَحَدُّ حَتَّى تَكُوْنَ الْسَجْدَةُ الْوَاحِدَةُ خَيْرُ مِنَ الْجَزْيَةَ وَيَفْيضُ الْلَالُ حَتَّى لاَ يَقْبَلُهُ أَحَدُّ حَتَّى تَكُوْنَ الْسَجْدَةُ الْوَاحِدَةُ خَيْرُ مِنَ الدَّنْيَا وَمَا فَيْهَا ثُمَّ يَقُولُ أَبُو هُرَيْرَةً وَاقْرَوْا إِنْ شَئْتُمْ : وَإِنْ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلاَّ لَيُوْمِنَنَ بِم قَبْلَ مَوْتِهِ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهْيِدًا \_

৩১৯৩. আবু হুরাইরা (রা) বর্ণনা করেন, রস্পুল্লাহ (স) বলেছেন, কসম সেই সন্তার, যাঁর হাতে আমার প্রাণ, অনতিবিদম্বে মারয়ামের পুত্র (ঈসা) ডোমাদের মাঝে (আসমান্থেকে) অবতরণ করবেন একজন (ইসলামী) শাসক ও ন্যায়বিচারক হিসেবে। তিনি (খৃঁটানধর্মের প্রতীক) কুশ ভাঙ্গার অভিযান চালিয়ে তা নিচ্ছিছ্ক করবেন, তকর নিধন করবেন, জিযিয়া কর তুলে দেবেন, (কেননা, তখন সবাই মুসলমান হয়ে যাবে)। ধন-সম্পদ (স্রোতের মতো) বয়ে চলবে (প্রাচুর্য ও সম্পদের আধিক্য দেখা দেবে)। কেউ তা কবুল করতে চাইবে না। এমন কি (তখন এর চেয়ে আল্লাহকে) একটি সিজদা দেয়া সমগ্র দুনিয়া ও তার মধ্যকার সব সম্পদ থেকে অধিক বলে গণ্য হবে। এরপর আবু হুরাইরা (রা) বলেন, (এর সমর্থনে) তোমরা ইচ্ছা করলে এ আয়াতিট পড়তে পার। "এবং আহলে কিতাবের এমন কেউ আর থাকবে না, যে ঈসা (আ)-এর ওপর তার মৃত্যুর পূর্বে ঈমান আনবে না এবং কিয়ামতের দিন তিনি তাদের ওপর সাক্ষী হবেন।"

١٣٩٤ - عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ كَيْفَ أَنْتُمْ إِذَا نَزَلَ إِبْنُ مَرْيَـمَ نِيكُمْ وَإِمَامُكُمْ مِنْكُمْ .

৩১৯৪. আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। রস্লুল্লাহ (স) বলেছেন, তখন তোমাদের অবস্থ। কেমন হবে, যখন মারয়ামের পুত্র (ঈসা) তোমাদের মাঝে অবতরণ করবেন। আর তোমাদের ইমাম নেতা তোমাদের (মুসলমানদের) মধ্য থেকেই হবেন।

৫০-অনুচ্ছেদ ঃ বনী ইসরাইলের ঘটনাবলীর বিবরণ।

٣١٩٥ عَنْ عُقْبَةً بُنِ عَمرِو قَالَ لِحُذَيْفَةَ أَلاَ تُحَدَّثُنَا مَا سَمِعتَ مِنْ رَسُولِ اللهِ ﴿ قَالَ إِنَّ سَمْعَتُهُ يَقُولُ إِنَّ مَعَ الدَّجَّالِ إِذَا خَرَجَ مَاءً وَنَارًا فَأَمَّا الَّذِي يَرَى النَّاسُ أَنَّهُ مَاءَ بَارِدٌ فَنَارُ تُحْرِقُ لَلنَّاسُ أَنَّهُ مَاءَ بَارِدٌ فَنَارُ تُحْرِقُ فَمَنْ أَدْرِكَ مَنْكُمْ فَلْيَقَعْ فِي الَّذِي يَرِي أَنَّهَا نَارٌ فَإِنَّهُ عَذْبٌ بَارِدٌ قَالَ حُذَيْفَةً فَمَنْ أَدْرِكَ مَنْكُمْ فَلْيَقَعْ فِي الَّذِي يَرِي أَنَّهَا نَارٌ فَإِنَّهُ عَذْبٌ بَارِدٌ قَالَ حُذَيْفَةً وَسَمْعَتُهُ يَقُولُ إِنَّ رَجُلاً كَانَ فَيْمَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ أَتَاهُ الْلَكُ لَيَقْبِضَ رُوْحَهُ فَقَيْلَ لَهُ هَلَ عَمْلَتَ مِنْ خَيْرٍ قَالَ مَا أَعْلَمُ قَيْلَ لَهُ انْظُرُ قَالَ مَا أَعْلَمُ شَيْئًا غَيْرَ أَنِي كُنْتُ أُبَائِعُ النَّاسُ فِي الدُّنَيَا وَأَجَازِيْهِمْ فَأَنْظُرُ الْوُسِرَ وَأَتَجَاوَزُ عَنِ الْمُسَرِ فَأَدُخَلَهُ لَكُ الْجَنَّةُ فَقَالَ وَسَمَعْتُهُ يَقُولُ إِنَّ رَجُلاً حَضَرَهُ اللّوسَ وَأَتَجَاوَزُ عَنِ الْمُسَرِ فَأَدُخَلَهُ أَلَاكُ الْمَثِينَا عَيْرَ أَنِي الْفُوسِرِ وَأَتَجَاوَزُ عَنِ الْمُسَرِ فَأَدُخَلَهُ أَلُوتُ فَلَالَ لَهُ الْجَنَّةُ فَقَالَ وَسَمَعْتُهُ يَقُولُ إِنَّ كَرَجُلاً حَضَرَهُ اللّوسَ وَأَتَجَاوَزُ عَنِ الْمُسَرِ فَأَدُخَلَهُ أَلَاكُ الْمُوسَا فَلَا اللّهُ الْجَنَّةُ فَقَالَ وَسَمَعْتُهُ يَقُولُ إِنَّ كَنَا مَنْ مَنْ الْمَنَالِ الْمَ فَعَلُوا فَجَمَعَهُ فَقَالَ لَهُ لِمَ فَعَلْتَ ذَلِكَ قَالَ مَنْ خَشْيَتِكَ وَاللّهُ لَهُ قَالَ مَنْ خَشَيَتِكَ فَقَالَ لَهُ لَمْ فَعَلْتَ ذَلِكَ وَكَانَ نَبَّاشًا لَا مُنْ خَشْيَتِكَ فَقَالَ اللّهُ لَهُ قَالَ دَالًا مُنَا فَقَلُ اللّهُ لَا مَعْقُلُوا فَتَامَ فَقَالَ لَهُ لَمُ فَعَلُوا فَجَمَعَهُ فَقَالَ لَهُ لَمْ فَعَلْتُ ذَاكَ وَكَانَ نَبَاشًا لَيْ اللّهُ لَهُ فَقَلْ اللّهُ لَهُ مَا فَقُلُ لَكُ وَكَانَ نَبَاللّهُ لَهُ وَلَا مَنْ خَلَاتُ ذَاكُ وَكَانَ نَبُولُ اللّهُ لَلُولُوسُولُ وَلَا مَنْ مَنْ عَلْمُ لَا اللّهُ لَلَهُ لَلْهُ لَاللّهُ لَلَا لَا لَمُ لَا لَا لَكُولُ اللّهُ لَهُ عَلَى مَا لَوْلُولُ اللّهُ لَهُ عَلَى اللّهُ لَا مُنْ عَلْمَ لَا لَا مُنْ الْمُ لَا اللّهُ لَلَا لَاللّهُ لَلْهُ لَا لَا لَا لَا لَا لَا لَال

৩১৯৫. উকবা ইবনে আমর (রা) হুজাইফাকে বললেন, আপনি রসূবুল্লাহ (স) থেকে যা ভনেছেন, তা আমাদের কাছে কেন বর্ণনা করেন না ? তিনি বললেন, আমি রসূলুল্লাহ (স)-কে বলতে ওনেছি, যখন দাজ্জাল বের হবে, তখন তার সাথে পানি ও আগুন থাকবে। অতপর মানুষ যাকে আন্তনের ন্যায় দেখবে ( আসলে) তা হবে ঠান্ডা পানি। আর মানুষ যাকে মনে করবে ঠান্ডা পানি ( প্রকৃতপক্ষে) তা হবে দহনকারী আগুন। অতএব তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি দাজ্জালের দেখা পাবে সে অবশ্যই যা আগুনের ন্যায় দেখবে তাতে ঝাঁপিয়ে পড়বে। কেননা, তা প্রকৃতপক্ষে শীতল ও সুস্বাদু পানি হবে। হুজাইফা বর্ণনা করেন, আমি রসৃশুল্লাহ (স)-কে বলতে শুনেছি, তোমাদের পূর্ববর্তী যামানার একজন লোক ছিল, তার জান কবয করার জন্য তার কাছে মালাকুল মউত (আযরাইল) এসেছিলেন। অতপর (সে মারা গেল, কবরে) তাকে জিজ্জেস করা হল, তুমি কি কোন নেক আমল করেছ ? সে জবাব দিল, আমার জানা নেই। তাকে বলা হল, চিন্তা করে দেখ। সে বলল, এ জিনিসটি ছাড়া আর কোন কিছুই আমার জানা নেই যে, দুনিয়াতে আমি মানুষের সাথে লেনদেন করতাম (অর্থাৎ কর্ম দিতাম) এবং তা আদায়ে তাদের তাগাদা করতাম। (দিতে না পারলে) আমি সচ্ছল ব্যক্তিকে সময় দিতাম এবং দুঃখী ও অসচ্ছল ব্যক্তিকে মাফ করে দিতাম। তখন আল্লাহ তাকে জান্লাতে প্রবেশ করালেন। হুজাইফা (আরও) বলেন, আমি রসৃনুল্লাহ (স) থেকে শুনেছি, তিনি বলেছেন, এক ব্যক্তির মৃত্যুর সময় এসে হাযির হল। যখন সে জীবন থেকে নিরাশ হয়ে গেল, তখন সে তার পরিবার পরিজনকে অসীয়ত করল আমি যখন মরে যাব, তখন অনেকগুলো লাকড়ি স্তুপ করে তাতে আগুন জ্বালিয়ে দিও (এবং আমাকে সেখানে ফেলে দিও)। যখন আগুন আমার গোশত পুড়িয়ে ছাই করে ফেলবে এবং শেষ পর্যন্ত হাডিডও পুড়িয়ে ফেলবে। তখন পোড়া হাডিডগুলো নিয়ে পিসে গুড়ো করে ফেলবে। তারপর যেদিন দেখবে, খুব হাওয়া বইছে, তখন সেই ছাইগুলোকে নদীতে ফেলে দিবে। তার পরিজনরা তাই করল। অতপর আল্লাহ তাআলা তার দেহকে আবার একত্রিত ও সংগঠিত করলেন এবং (জীবিত করে) জিজ্ঞেস করলেন, এমনটি কেন করলে ? সে জবাব দিল, আপনার ভয়ে। তখন আল্লাহ তাকে মাফ করে দিলেন। উকবা ইবনে আমর বলেছেন, আমি হুজাইফাকে বলতে শুনেছি ঐ ব্যক্তি কাফন চোর ছিল।

٣١٩٦ عَـنْ عَائِشْنَةَ وَإِبْنِ عَبَّاسٍ قَالاَ لَمَّا نَزَلَ بِرَسُوْلِ اللهِ ﷺ طَفَقَ يَطْرَحُ خَمِيْصَةً عَلَى وَجُهِهِ فَقَالَ وَهُو كَذَٰلِكَ لَعْنَةُ اللهِ عَلَى خَمِيْصَةً عَلَى وَجُهِهِ فَقَالَ وَهُو كَذَٰلِكَ لَعْنَةُ اللهِ عَلَى الْيَهُوْدِ وَالنَّصَارَى اتَّخَذُوا قُبُورَ أَنْبِيَائِهِمْ مَسَاجِدَ يُحَذِّرُ مَا صَنَعُوا ـ

৩১৯৬. ইবনে আব্বাস ও আয়েশা (রা) উভয়জন থেকে বর্ণিত। যখন রস্লুল্লাহ (স)-এর ইন্তিকালের সময় এসে হাজির হল (এবং মরণ কষ্ট দেখা দিল) তখন তিনি আপন মুখের ওপর একখানা চাদর দিয়ে রাখলেন। পরে যখন খারাপ লাগল, তখন তা চেহারা মুবরাক থেকে সরিয়ে দিলেন এবং এ অবস্থায়ই বললেন, ইয়াহুদ ও নাসারাদের ওপর আল্লাহর লানত পড়ুক। তারা তাদের নবীগণের কবরগুলোকে মসজিদ বানিয়ে নিয়েছে। এই কঠিন মুহূর্তে নবী (সা) তাদের গোমরাহী থেকে মুসলমানদেরকে সতর্ক করেছেন।

٣١٩٧ عَنْ اَبِي حَازِمٍ قَالَ قَاعَدْتُ اَبًا هُرَيْرَةَ خَمْسَ سِنِيْنَ فَسَمِعْتُهُ يُحَدِّثُ

عَنِ النَّبِيِّ بَعَدُ قَالَ كَانَتُ بَنُنُ إِسْرَائِيلَ تَسُوْسَهُمُ الْأَنْبِيَاءُ كُلَّمَا هَلَكَ نَبِيٍّ خَلَفَهَ نَبِيًّ خَلَفَهُ وَإِنَّهُ لاَ نَبِيٍّ بَعْدِي وَسَيَكُــوْنُ خُلَفَاءُ فَيَكُثُرُونَ قَالُوا فَمَا تَأْمُرُنَا قَالَ فَوَا بِبَيِّعَةِ الْاَوَّلِ فَالْاَوَّلِ أَعْطُوهُمُ حَقَّهُمْ فَانَّ اللهُ سَائِلُهُمْ عَمَّا اسْتَرعَاهُمْ ـ فَوَا بِبَيِّعَةِ الْاَوَّلِ فَالْاَوَّلِ أَعْطُوهُمُ حَقَّهُمْ فَانَّ اللهُ سَائِلُهُمْ عَمَّا اسْتَرعَاهُمْ ـ

৩১৯৭. আবু হাযেম (রা) বলেন, আমি পাঁচ বছর আবু হুরাইরা (রা)-এর মঞ্জলিসে বসেছি। তাঁর থেকে আমি নবী (স)-এর এ হাদীসটি শুনেছি । নবী (স) বলেছেন, বনী ইসরাইলের নবীগণ তাদের ওপর শাসন পরিচালনা করতেন। যখন একজ্বন নবী মারা যেতেন, অন্য একজ্বন নবী তার স্থলাভিষিক্ত হতেন। কিছু আমার পরে আর কোন নবী নেই। অবশ্য খলীফা হবেন এবং তাঁরা অনেক হবেন। সাহাবায়ে কেরাম জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহর রসূল । আপনি আমাদের কি হুকুম দিছেনে । তিনি বললেন, সবার আগে যার বাইয়াত গ্রহণ করবে তার প্রতি বিশ্বস্ততাকে অপরিহার্য জানবে। তোমাদের ওপর তাদের যে হক ও অধিকার রয়েছে তা আদায় করবে। কারণ আল্লাহ তাঁদেরকে যাদের ওপর শাসক বানিয়েছেন, সে শাসন সম্বন্ধে নিক্য়ই তিনি কিয়ামতের দিন তাদেরকে জিজ্ঞেস করবেন।

٣١٩٨ - عَنْ أَبِيْ سَعَيْدٍ أَنَّ النَّبِيُّ ﷺ قَالَ لَتَتَّبِعُنَّ سَنَنَ مَنْ قَبْلَكُمْ شِبْرًا بِشِيرٍ وَذِرَاعًا بِذِرَاعٍ حَتَّى لَوْ سَلَكُوْا جُحْرَ ضَبٍّ لَسَلَكْتُمُوْهُ قُلْنَا يَا رَسُوْلَ اللهِ الْيَهُوْدَ وَالنَّصَارَى قَالَ فَمَنْ ـ

৩১৯৮. আবু সাইদ (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (স) বলেন, তোমরা অবশ্যই তোমাদের পূর্ববর্তী উত্থতদের পদে পদে অনুসরণ করে চলবে। এমনকি তারা যদি তই সাপের গর্তেও চুকে থাকে তোমারাও তাতে চুকবে। আমরা আরজ করলাম, হে আল্লাহর রসূল। পূর্ববর্তী উত্থত বলতে কি ইয়াহুদ ও নাসারা বুঝাচ্ছেন। তিনি বললেন, তবে আর কারা।

٣١٩٩ - عَنْ أَنْسِ قَالَ ذَكَرُوا النَّارَ وَالنَّاقُوسَ فَذَكَرُوا الْيَهُوْدَ وَالنَّصَالِي فَأُمِنَ بِلاَلُّ أَنْ يَّشْفَعَ الْأَذَانَ وَأَنْ يُوْتِرَ الْإِقَامَةً \_

৩১৯৯. আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। (নামাযের জামায়াতে সকলকে শামিল করার জন্য) সাহাবায়ে কেরাম আগুন জ্বালান ও ঘন্টা বাজানোর প্রস্তাব দিলেন। কোন কোন সাহাবা বললেন, এতো ইয়াহুদী ও নাসারাদের পদ্ধতি। অতপর বিলালকে আযানের বাক্যগুলো দু' দু'বার এবং ইকামতে একবার করে বলার হুকুম করা হল।

٣٢٠٠ عَـنْ عَائِشَةَ كَانَتْ تَكْرَهُ أَنْ يَّجْعَلَ يَدَهُ فِي خَاصِرَتِهِ وَتَقُولُ إِنَّ الْبَهُودَ تَفْعَلُهُ ـ عَـنْ عَائِشَةَ كَانَتْ تَكْرَهُ أَنْ يَّجْعَلَ يَدَهُ فِي خَاصِرَتِهِ وَتَقُولُ إِنَّ الْيَهُوْدَ تَفْعَلَهُ ـ

৩২০০. আয়েশা (রা) থেকৈ বর্ণিত। তিনি কোমরে হাত রাখা অপসন্দ করতেন এবং বলতেন, ইয়াহুদীরাই এরূপ করে। ٣٢٠٠ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنْ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ قَالَ إِنَّمَا اَجَلُكُمْ فِي آجَلِ مَنْ خَلاً مِنَ الْاَمْمِ مَا بَيْنَ صَلَاةِ الْعَصْرِ إِلَى مَغْرِبِ الشَّمْسِ وَإِنَّمَا مَثَلُكُمْ وَمَثَلُ الْيَهُوْدِ وَالنَّصَارِي كَرَجُلِ السَّعْمَلُ إِلَى نِصْفِ النَّهَارِ عَلَى قَيْرَاطِ فَعَمَلَتِ النَّهَارِ عَلَى قَيْرَاطِ قَيْرَاطِ قَيْرَاطِ ثُمَّ قَالَ مَنْ يَعْمَلُ لَي قِيرَاطِ فَعَملَتِ النَّهَارِ اللَّي صَلَاةِ الْعَصْرِ عَلَى قَيْرَاطِ قَيْرَاطٍ ثُمَّ قَالَ مَنْ يَعْمَلُ لِي مِنْ نِصْفِ النَّهَارِ إلى صَلَاةِ الْعَصْرِ عَلَى قَيْرَاطِ قَيْرَاطِ قَيْرَاطِ فَعَملَتِ النَّصَارِي مَنْ نَصْفِ النَّهَارِ إلى صَلَاةِ الْعَصْرِ عَلَى قَيْرَاطِ قَيْرَاطِ قَيْرَاطٍ فَعَملَتِ النَّصَارِي مَنْ نَصْفِ النَّهَارِ إلى مَغْرِبِ الشَّمْسِ عَلَى قَيْرَاطِ قَيْرَاطِينَ قَيْرَاطِينَ أَلاَ فَانْتُمُ الَّذِينَ مِنْ صَلَاةِ الْعَصْرِ إلى مَغْرِبِ الشَّمْسِ عَلَى قَيْرَاطِينَ قَيْرَاطِينَ قَيْرَاطِينَ آلَا لَكُمُ مَنْ صَلَاةِ الْعَصْرِ إلى مَغْرِبِ الشَّمْسِ عَلَى قَيْرَاطِينَ قَيْرَاطِينَ قَيْرَاطِينَ آلَا لَكُمُ الْكُمُ مَنْ صَلَاةِ الْعَصْرِ إلى مَغْرِبِ الشَّمْسِ عَلَى قَيْرَاطِينَ قَيْرَاطِينَ قَيْرَاطِينَ آلَا لَا لَكُمُ اللَّهُ هَلَ ظَلَمْتُكُمْ مَنْ حَقَكُمْ شَيْئًا قَالُوا نَحْنُ أَكُمُ مَالِي فَعْضِيتِ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى فَقَالُوا نَحْنُ أَكُمُ الْكُمُ مَنْ خَقْطِيهِ مَنْ عَقَلُوا لَا قَالَ فَإِنَّهُ فَضَلِي الْقَلْ فَانَهُ فَضَلِي الْقَلْ فَانَهُ فَضَلِي الْقَلْ فَانَهُ فَضَلِي اللهُ مِنْ حَقَكُمُ شَيْئًا قَالُوا لاَ قَالَ فَإِنَّهُ فَضَلِي الْعَيْفِهِ مَنْ عَقَالُوا اللهُ هَلَ ظَلَمْتُكُمُ مَنْ حَقِّكُمُ شَيْئًا قَالُوا لاَ قَالَ فَإِنَّهُ فَضَلِي الْعَلْيَهِ مِنْ اللهُ هُمْ لَالْمُتُكُمُ مَنْ حَقِّكُمُ شَيْئًا قَالُوا لاَ قَالَ فَإِنَّهُ فَضَلِي الْعَلْفِي اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

৩২০১. ইবনে উমর (রা) থেকে বর্ণিত। রসুলুল্লাহ (স) বলেছেন, (পূর্ববর্তী) যেসব উন্মাত : অতীত হয়ে গেছে, সেসব উত্থাতের যুগের তুলনায় তোমাদের যুগটি হল আসরের নামায থেকে সূর্য ডুবা পর্যন্ত মধ্যবর্তী এ সময়টুকুর সমান। আর তোমাদের এবং ইয়াছ্দ ও নাসারাদের দৃষ্টান্ত হলো সেই ব্যক্তির মতো, যে কয়েকজন লোককে (তার) কাজে লাগাল এবং জিজ্ঞেস করল, এমন কে আছ যে এক এক কিরাতের <sup>১৬</sup> বিনিময়ে দুপুর পর্যন্ত আমার কাজ করে দেবে ? তখন ইয়াহুদীরা এক এক কিরাতের বিনিময়ে দুপুর পর্যন্ত কাজ করল। পুনরায় সে ব্যক্তি বলল, এমন কে আছ্, যে আমার কাজ দুপুর থেকে আসর নামায পর্যন্ত এক এক কিরাতের বদলায় করে দেবে 🔈 তখন নাসারারা এক এক কিরাতের বদলায় দুপুর থেকে আসরের নামায় পর্যন্ত কাজ করল। অতপর সে ব্যক্তি আবার জিজ্ঞেস করল, কে আছ্, যে আমার কাজ দু' দু' কিরাতের বিনিময়ে আসর নামায থেকে সূর্যান্তের সময় পর্যন্ত করে দেবে ? রসূলুল্লাহ (স) বললেন, দেখ, তোমরাই হলে সেসব লোক, যারা আসরের নামায থেকে সূর্যান্ত পর্যন্ত দু' দু' কিরাতের বিনিময়ে কান্ধ করলে। লক্ষ্য কর, তোমাদের মজুরী দ্বিতণ। তখন ইয়াহুদী ও নাসারারা নারাজ হয়ে গেল এবং বলল, আমরা কাজ তো করলাম বেশী আর মজুরী পেলাম কম। আল্লাহ বললেন, তোমাদের হক (পাওনা) থেকে কি কিছু কম দিয়েছি ? তারা জবাব দিল, না। তখন আল্লাহ বললেন, এটি হল আমার মেহেরবানী—পুরস্কার। যাকে চাই, তাকে দান করি।

১৬. কীরাত তৎকালীন আরবীয় মুদার পরিমাণ। এর মূল্যমান দুই রতি বা ৩.৫১ গ্রাম স্বর্ণের সমান।

٣٢٠٧ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ سَمِعْتُ عُمَرَ يَقُولُ قَاتَلَ اللَّهُ فَلَانًا أَلَمْ يَعْلَمُ أَنَّ النَّبِيُّ اللَّهُ الْيَهُودَ حُرِّمَتْ عَلَيْهِمِ الشَّحْوُمُ فَجَملُوهَا فَبَاعُوهَا ـ

৩২০২. ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ আমি উমর (রা)-কে বলতে তনেছি, আল্লাহ অমুক ব্যক্তিকে ধংংস করুন ! সে কি জানে না যে, নবী (স) বলেছেন আল্লাহ ইয়াহুদীদের ওপর লানত করুন, তাদের ওপর চর্বি হারাম করা হয়েছিল, তখন তারা তা গলিয়ে বিক্রি করত ?

٣٢٠٣ - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِهِ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ بَلِّغُواْ عَنِّى وَلَوْ اٰيَةً وَحَدَّثُواْ عَنْ بَنِيْ إِسْرَائِيْلَ وَلاَ حَرَجَ وَمَن كَذَبَ عَلَى مَتْعَمِّدًا فَلْيَتَبُوّاً مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ

৩২০৩. আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (স) বলেছেন, আমার বাণী লোকদের কাছে পৌছিয়ে দাও, তা একটি বাক্য হলেও। আর বনী ইসরাইলের ঘটনাগুলো তোমারা বর্ণনা করতে পারো। এতে কোন দোষ নেই। যে আমার ওপর ইচ্ছাকৃতভাবে মিথ্যা আরোপ করল, জাহান্নামেই তার ঠিকানা নির্দিষ্ট করে নেয়া উচিত।

٣٢٠٤ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ قَالَ إِنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﴿ قَالَ إِنَّ الْيَهُوٰدَ وَالنَّصَارَى لاَ ۚ يَصْبُغُوْنَ فَخَالفُوْهُمُ ـ يَصْبُغُوْنَ فَخَالفُوْهُمُ ـ

৩২০৪. আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ (স) বলেছেন, ইয়াহুদী ও নাসারারা (চুলে মেহেদী ইত্যাদি) রং ও খেযাব লাগায় না। অতএব তোমরা (খেযাব লাগিয়ে) তাদের খেলাফ ও বিপরীতে (কাজ) কর।

٣٢٠٥ عَنِ الْحَسَنِ حَدَّثَنَا جُنْدُبُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ فِي هَذَا الْسَجِدِ وَمَا نَسَيِّنَا مُنْذُ حَدَّثَنَا وَمَا نَسْيِنَا مُنْذُ حَدَّثَنَا وَمَا نَخْشَى أَنْ يَكُونَ جُنْدُبُ كَذَبَ عَلَى رَسُوْلِ اللَّهِ عَيْمَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ عَلَى رَسُوْلُ اللهِ عَيْمَ قَالَ قَالَ رَسُولُ لللهِ عَلَى الله عَلَى عَلَى مَسُولُ الله عَلَى كَانَ فَيْمَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ رَجُلُ بِهِ جُرْحٌ فَجَزَعَ فَأَخَذَ سِكِيْنًا فَحَزَّ بِهَا يَدَهُ الله عَنْ كَانَ فَيْمَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ رَجُلُ بِهِ جُرْحٌ فَجَزَعَ فَأَخَذَ سِكِيْنًا فَحَزَّ بِهَا يَدَهُ فَمَا رَقَا الدَّمُ حَتَّى مَاتَ قَالَ الله تَعَالَى بَادَرَنِي عَبْدِي بِنَفْسِهِ حَرَّمَتُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ .

৩২০৫. হাসান (রা) বলেন ঃ জুন্দুব ইবনে আবদুল্লাহ (বসরার) এ মসজিদেই আমাদের কাছে হাদীস বর্ণনা করেছেন। সেই থেকে না আমরা হাদীসটি ভূলেছি, আর না এ আশংকা (ধারণা) করেছি যে, জুন্দুব রস্লুল্লাহ (সা) সম্পর্কে মিথ্যা বলেছেন। জুন্দুব বর্ণনা করেছেন, রস্লুল্লাহ (স) বলেছেন ঃ তোমাদের পূর্ববর্তী যমানায় একজন লোক ছিল। তার (হাতে) আঘাত লেগেছিল। এতে সে ভীষণ যন্ত্রণায় কাতর হযে পড়েছিল। শেষে সে একখানা ছুরি (হাতে) নিল এবং তা দিয়ে তার একখানা হাত কেটে ফেলল। ফলে রক্ত আর বন্ধ হল না। এমনকি (এতেই) সে মরে গেল। মহান আল্লাহ বললেন, আমার বান্দাটি আমার কাছে আসার ব্যাপারে নিজেই অগ্রণী হলো, তাই আমি তার ওপর বেহেশত হারাম করে দিলাম।

৫১-অনুচ্ছেদ ঃ বনী ইসরাইলের একজন শ্বেতরোগী, টাকওয়ালা ও আদ্ধের বিবরণ সম্বলিত হাদীস।

٣٢٠٦ عَنْ أَبِيْ هُرَيْ رَهَ حَدَّنَهُ أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيِّ بَيْ يَقُ ـــولُ إِنَّ ثَلَاثَةً فِيْ بَنِيْ أِسْـــرَائِيلَ أَبْرَصَ وَأَقْرَعَ وَأَعْمَى بَدَا لِلَّهِ أَنْ يَبْتَلَيَهُمْ فَبَعَثَ إِلَيْهِمْ مَلَكًا فَأَتَى الْأَبْرَصَ فَقَالَ أَيُّ شَيءٍ أَحَبُّ إِلَيْكَ قَالَ لَوْنٌ حَسَنٌ وَجِلْدٌ حَسَنَّ قَدْ قَدْرَنِي النَّاسُ قَالَ فَمَسَحَهُ فَذَهَبَ عَنْهُ فَأَعْطَى لَوْنًا حَسَنًا وَجِلْدًا حَسننًا فَقَالَ أَيُّ الْمَالِ أَحَبُّ إِلَيْكَ قَالَ الْإِبْلُ أَوْ قَالَ الْبَقَرَ هُوَ شَكُّ فِي ذٰلِكَ إِنَّ الْأَبْرَصَ وَالْأَقْرَعَ قَالَ أَحَدُهُمَا الْإِبْلُ وَقَالَ الْآخَرُ الْبَقَرُ فَاعْطَى نَاقَةً عُشَرَاءَ فَقَالَ يُبَارِكُ لَكَ فِيهَا وَاتَى الْاَقَرَعَ فَقَالَ اَيُّ شَيءٍ أَحَبُّ إِلَيْكَ قَالَ شَعَـــرٌ حَسَنٌ وَيَذَهَبُ عَنَّى هٰذَا قَدْ قَدْرَني النَّاسُ قَالَ فَمَسَحَهُ فَذَهَبَ وَأَعْطَى شَعَرًا حَسَنًا قَالَ فَأَيُّ الْمَالِ أَحَبُّ إِلَيْكَ ۚ قَالَ الْبَقَرُّ قَالَ فَأَعْطَاهُ بَقَرَةً حَامِـلاً وَقَالَ يُبَارَكُ لَكَ فَيْهَا وَأَتَى الْأَعْمَٰى فَقَالَ أَيُّ شَيءٍ أَحَبُّ إِلَيْكَ قَالَ يَـرُدُّ اللَّهُ إِلَى بَصَرَىٛ فَأَبْصِرُ بِهِ النَّاسَ قَالَ فَمَسَحَهُ فَرَدَّ اللَّهُ إِلَيْهِ بَصِرَهُ قَالَ فَأَيُّ أَلَالٍ أُحَبُّ إِلَيْكَ قَالَ الْغَنَمُ فَاعْطَاهُ شَاةً وَالدَّا فَأَنْتَجَ هٰذَانِ وَوَلَّدَ هٰذَا فَكَانَ لَهٰذَا وَادِ مَنْ إِبِلِ وَلِهٰذَا وَادرِ مِّنْ بَقَرِ وَلِهٰذَا وَاد مِّنَ الْغَنَم ثُمَّ إِنَّهُ أَتَّى الْأَبْرَصَ في صنورت إ وَهَيْئَتِهِ فَقَالَ رَجِّلُ مِسْكِينَ تَقَطَّعَتْ بِيَ الْحِبَالُ فِي سَفَرِي فَلاَ بَلاَغَ الْيَوْمَ إِلَّا بِاللَّهُ ثُمَّ بِكَ أَسْأَلُكَ بِالَّذِي أَعْطَاكَ اللَّوْنَ الْحَسَنَ وَالْجِلْدَ الْحَسَنَ وَالْكَالَ بَعِيْرًا اتَبَلَّغُ عَلَيْه في سنَفَرِي فَقَالَ لَهُ إِنَّ الْحَقُوْقَ كَثْيْرَةً فَقَالَ لَهُ كَأَنِّي أَعْرِفُكَ أَلَمْ تَكُنْ أَبْرَصَ يَقْذَرُكَ النَّاسُ فَقِيْرًا فَأَعْطَاكَ اللَّهُ فَقَالَ لَقَدُ وَرِثْتُ لِكَابِرِ عَنْ كَابِرِ فَقَالَ إِنْ كُنْتَ كَاذَبًا فَصَيَّرَكَ اللَّهُ إِلَى مَا كُنْتَ وَأَتَى الأَقْرَعَ فَىْ صَوْرَتِهِ وَهَيْئَتِهِ فَقَالَ لَهُ مِثْلَ مَا قَالَ لهٰذَا فَرَدُّ عَلَيْه مثْلَ مَارَدُّ عَلَيْه هٰذَا فَقَالَ إِنْ كُنْتَ كَاذبًا فَصنيَّرَكَ اللَّهُ إِلَى مَا كُنْتَ وَأَتَى الْأَعْمَٰى فِي صُوْرَتِهِ فَقَالَ رَجُلٌ مِسْكِيْنٌ وَابْنُ سَبِيْلٍ وَتَقَطُّعَتُ بِيَ الْحِبَالُ فِي سَفَرِي فَلاَ بَلاَغَ الْيَوْمَ إِلاَّ بِاللَّهِ ثُمَّ بِكَ أَسْأَلُكَ بِالَّذِي رَدَّ عَلَيْكَ بَصَرَكَ شَاةً أَتَبَلَّغُ بِهَا فِي سَفَرِيْ فَقَالَ كُنْتُ أَعُمٰى فَرَدَّ اللَّهُ بَصَرَى وَفَقِيْرًا فَقَدَ أَغْنَانِيْ فَخُذْ مَا شَئْتَ فَوَاللَّهِ لاَ أَجْهَدُكَ الْيَوْمَ بِشَىءٍ أَخَذْتَهُ لِلَّهِ فَقَالَ أَمْسِكُ مَالَكَ فَإِنَّمَا ٱبْتَلَيْتُمْ فَقَدَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْكَ وَسَخِطَ عَلَى صَاحِبَيْكَ ـ

৩২০৬. আবু ছরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি রসূলুল্লাহ (স)-কে বলতে ভনেছেন ঃ বনী ইসরাইলে তিনজন লোক ছিল। একজন ছিল শ্বেতরোগী, দ্বিতীয়জন (মাথায়) টাকওয়ালা এবং তৃতীয়জন অন্ধ। মহান আল্লাহ তাদের পরীক্ষা করতে ইচ্ছা করপেন। অতপর তাদের কাছে একজন ফেরেশতা পাঠালেন। ফেরেশতা (প্রথমে) শ্বেতরোগীটির নিকট আসলেন এবং তাকে জিজ্ঞেস করলেন, কোন জিনিস তোমার নিকট অধিক প্রিয়। সে জবাব দিল. সুন্দর রঙ ও সুন্দর চামড়া (যাতে মানুষ আমাকে নিজের কাছে বসতে দের)। কেননা মানুষ আমাকে ঘুণা করে। তখন ফেরেশতা তার গায়ে হাত বুলিয়ে দিলেন। ফলে তার রোগ চলে গেল এবং তাকে সুন্দর রঙ ও কমনীয় চামড়া দান করা হল। অতপর ফেরেশতা জিজেস করলেন, কোন ধরনের সম্পদ তোমার নিকট অধিক প্রিয়। সে জবাব দিল উট। কিংবা বলল গরু। এ ব্যাপারে বর্ণনা কারীর সন্দেহ রয়েছে যে, শ্বেতরোগী এবং টাকওয়ালা দু জনের একজন বলেছিল উট আর অপরজন বলেছিল গরু। অতএব তাকে একটি গর্ভবতী উদ্ভী দেয়া হল। ফেরেশতা দোয়া করলেন (আল্লাহ তাআলা) তোমাকে এর মধ্যে বরকত দান করুন। এরপর তিনি টাকওয়ালার নিকট আসলেন এবং জিজ্ঞেস করলেন. তোমার নিকট কোন জিনিস অধিক প্রিয় ? সে জবাব দিল—সুন্দর চূল এবং আমার থেকে যেন এ টাক চলে যায়। কেননা মানুষ আমাকে ঘৃণা করে থাকে। অতপর সেই ফেরেশতা তার ওপর হাত বুলিয়ে দিলেন। ফলে তার টাক চলে গেল এবং মাথা চুলে ভরে গেল। তারপর ফেরেশতা জিজ্ঞেস করলেন কোন সম্পদ তোমার কাছে বেশী প্রিয় ? সে বলল, গরু। অতএব একটি গর্ভবতী গাভী তাকে দিয়ে দিলেন এবং দোয়া করলেন, আল্লাহ এতে তোমার জন্য বরকত দান করুন ! সবশেষে ফেরেশতা অন্ধের নিকট আসলেন এবং তাকে জিজ্ঞেস করলেন, তোমার নিকট কোন জিনিস অধিক প্রিয় ? সে বলল, আল্লাহ যেন আমার চোখে জ্যোতি ফিরিয়ে দেন, যাতে তা দিয়ে আমি মানুষকে দেখতে পারি। ফেরেশতা তখন তার চোখের ওপর হাত বুলিয়ে দিলেন। ফলে আল্লাহ তার দৃষ্টি শক্তি ফিরিয়ে দিলেন। ফেরেশতা জিজ্ঞেস করলেন, কোন ধরনের সম্পদ তোমার অধিক প্রিয় ? সে বলল, ছাগল। তিনি তাকে একটি গর্ভবতী ছাগী দিলেন।

অতপর তিনজনের পশুগুলোই বাচ্চা দিল এবং অল্পদিনেই একজনের উটে ময়দান ভর্তি হয়ে গেল। অপরজনের গরুতে চারণভূমি ভরে উঠল এবং তৃতীয়জনের ছাগলে সারা উপত্যকা ছেয়ে গেল। পুনরায় সেই ফেরেশতা (একদিন আল্লাহর হুকুমে) পূর্ব সুরত ও আকৃতিতেই শ্বেভরোগীটির নিকট আসলেন এবং বললেন, আমি একজন নিঃস্ব গরীব লোক। আমার সফরের সকল সম্বল শেষ হয়ে গেছে। আজ আমার উদ্দেশ্য পূর্ণ করার জন্য আল্লাহ ভিনু আর কোন উপায় নেই। আমি আল্লাহর নামে যিনি তোমাকে সুন্দর রঙ, সুন্দর চামড়া ও সম্পদ দান করেছেন, তোমার কাছে মাত্র একটি উট প্রার্থনা করছি। আমি এর ওপর সওয়ার হয়ে বাড়ি পৌছে যাব। তখন লোকটি তাকে বলল, (আরে বেটা আমার এখান থেকে ভাগ) আরও অনেকের হক রয়ে গেছে। ফেরেশতা বললেন, সম্বতে আমি

ভোমাকে চিনতে পেরেছি। তুমি কি (এক সময়) শ্বেডরোগী ছিলে না । মানুষ ভোমাকে ছুণা করত। তুমি কি ফকির ছিলে না ? অতপর আল্লাহ তাআলা তোমাকে (বিপুল সম্পদ) দান করেছেন। সে বলল, এসব ভো আমি (ক্য়েক পুরুষ পূর্বে) বাপ-দাদা থেকেই ওয়ারিশ সূত্রেই পেয়েছি। তখন ফেরেশতা বললেন, যদি তুমি মিধ্যাবাদী হয়ে থাক, আল্লাহ ভোমাকে আবার সেরপ করে দিন যেমন তুমি (আগে) ছিলে। পরে তিনি টাকওয়ালার নিকট সেই আকার ও আকৃভিতেই আসলেন এবং তার কাছেও ঠিক ভদ্রূপই প্রার্থনা করলেন, যেমন করেছিলেন শ্বেভরোগী লোকটির কাছে। এও ঠিক তেমনি জবাবই দিল যেমন দিয়েছিল সে। তখন ফেরেশতা বললেন যদি তুমি মিথ্যাবাদী হও তাহলে আল্লাহ ভোমাকে সেরপই করে দিক যেমন তুমি পূর্বে ছিলে। পরিশেষে তিনি স্বীয় আকৃতিতে অন্ধের নিকট আসলেন এবং বললেন, আমি একজন গরীব মিসকীন মুসাফির। আমার পথের সম্বল সব শেষ হয়ে গেছে। আজ বাড়ি পৌছার আল্লাহ ভিনু আর কোন উপায় নেই। আমি তোমার কাছে সেই আল্লাহর নামে একটি ছাগী প্রার্থনা করছি, যিনি তোমার দৃষ্টি শক্তি ফিরিয়ে দিয়েছেন। আমি ছাগীটি দিয়ে আমার সফরের কাঞ্চ শেষ করতে পারবো। তখন লোকটি বলন, সত্যিই আমি অন্ধ ছিলাম। অতপর আল্লাহ আমার দৃষ্টিশক্তি ফিরিয়ে দিয়েছেন। আমি গরীব ছিলাম। আল্লাহ আমাকে ধনী বানিয়েছেন। এখন তুমি যা চাও নিয়ে যাও। আল্লাহর কসম । আল্লাহর ওয়ান্তে তুমি যা কিছু নেবে তার বিনিমর আজ্ঞ আমি ভোমার কাছে কোন প্রশংসাই পাওয়ার দাবী করবো না। তখন ফেরেশতা বললেন, তোমার সম্পদ তুমি রেখো দাও। আমি তো তোমাদেরকে ৩५ পরীক্ষা করেছিলাম (তা হয়ে গেছে)। আল্লাহ তোমার ওপর সম্ভষ্ট হয়েছেন আর তোমার সাধী দু'জনের ওপর হয়েছেন নারাজ।

# ৫২-चनुष्चम : चान्नार जांचानात रागी :

اَمْ حَسِبْتَ اَنَّ اَصْحَبَ الْكَهُفِ وَالرَّقِيْمِ لا كَانُوا مِنْ أَيْتِنَا عَجَبَا ۞ اِذْ اَوَى الْفِتْيَةُ الِي الْكَهُفِ فَقَالُوا رَبَّنَا أَتِنَا مِنْ لَّئُنُكَ رَحْمَةً وَهُمَيِّئُ لَنَا مِنْ اَمْرِنَا رَشَدُ۞

"তৃমি কি মনে কর আসহাবে কাহ্ক ও খোদিত লিপি কলক আমার নিদর্শনাবলীর মধ্যে বিশ্বয়কর ? শ্বরণ কর যখন যুবকগণ গুহার আশ্রর নিরেছিল তখন তারা বলেছিল, হে আমাদের প্রতিপালক ! তৃমি নিজের পক্ষ খেকে আমাদেরকে রহমত দান কর এবং আমাদের কার্যকলাপকে হেদারাতের পথে পরিচালিত কর।"

**-(আল কাহ্ক ঃ ১-১**০)

# ৫৩-অনুদ্দেদ ঃ গুহাবাসীদের বিবরণ সম্বলিত হাদীস।

٣٢٠٧ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﴿ قَالَ بَيْنَمَا ثَلِاَئَةُ نَفَرٍ مِمَّنُ كَانَ قَبْلَكُمْ
يَمْشُونَ إِذَ أَصَابَهُمْ مَطَرٌ فَأَوْا إِلَى غَارٍ فَانْطَبَقَ عَلَيْهِمْ فَقَالَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ إِنَّهُ
وَاللهِ يَا هَٰوَلاَءِ لاَ يُنْجِيْكُمْ إِلاَّ الصَّدَقُ فَلْيَدُعُ كُلِّ رَجُلٍ مِنْكُمْ بِمَا يَعْلَمُ أَنَّهُ قَـدُ
صَدَقَ فِيْهِ فَقَالَ وَاحِدٌ مِّنْهُمُ اللهُمُّ اِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّهُ كَانَ لِي أَجِيْرٌ عَمِلَ لِي فَرُقٍ
صَدَقَ فِيْهِ فَقَالَ وَاحِدٌ مِّنْهُمُ اللهُمُّ اِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّهُ كَانَ لِي أَجِيْرٌ عَمِلَ لِي فَرَقٍ

مِنْ أَرُزٍّ فَذَهَبَ وَتَرَكَّهُ وَأَنِّي عَمَدْتُ إِلَى ذَٰلِكَ الْفَرَقِ فَزَرَعْتُهُ فَصِارَ مِنْ أَمْرِهِ أَنَّى اِشْتَرِيْتُ مِنْهُ بَقَرًا وَأَنَّهُ أَتَانِي يَطْلُبُ أَجْرَهُ فَقُلْتُ اِعْمِدُ إِلَى تَلْكَ الْبَقَر فَسنقهَا فَقَالَ لِيْ إِنَّمَا لِيْ عِنْدَكَ فَرَقٌّ مِّنْ أَرُزٍّ فَقُلْتُ لَهُ اعْمِدْ إِلَى تِلْكَ الْبَقَرِ فَإِنَّهَا مِنْ ذٰلكَ الْفَرَقِ فَسَاقَهَا فَإِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّى فَعَلْتُ ذٰلِكَ مِنْ خَشِيَتِكَ فَفَرِّجْ عَنَّا فَانشَاحَت عَنْهُمُ الصَّخْرَةُ فَقَالَ الْأَخَرُ اللَّهُمَّ إِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ كَانَ لِي أَبْوَانِ شَيْخَانِ كَبِيْرَانِ فَكُنْتُ أَتِيْهِمَا كُلَّ لَيْلَةٍ بِلِّبَنِ غَنَم لِي فَأَبْطَأَتُ عَلَيْهِمَا لَيْلَةً فَجِئْتُ وَقَدْ رَقَدَا وَأَهْلَيْ وَعِيَائِيْ يَتَضَاغَوْنَ مِنَ الْجُوعِ فَكُنْتُ لاَ أَسْقَيْهُمْ حَتِّى يَشْرَبَ أَبْوَايَ فَكَرَهْتُ أَنْ أُوقِظَهُمَا وَكُرهْتُ أَنْ أَدَعَهُمَا فَيَسْتَكُنَّا لِشَرْبَتِهِمَا فَلَمْ أَزَلَ أَنْتَظِرُ حَتَّى طَلَعَ الْفَجْرُ فَإِنْ كُنْتَ تَعَلَمُ أَنِّي فَعَلْتُ ذٰلِكَ مِنْ خَشِيتِكَ فَفَرِّجَ عَنَّا فَانْسَاخَتْ عَنْهُمُ الصَّخْرَةُ حَتَّى نَظَرُوا إِلَى السَّمَاءِ فَقَالَ الْاخَرُ ۚ اللَّهُمَّ إِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّهُ كَانَ لَىٰ إِبْنَةً عَمِّ مِنْ أَحَبِّ النَّاسِ إِلَى وَأَنِّي رَاوَدْتُهَا عَنْ نَفْسِهَا فَأَبَّتْ إِلاَّ أَنْ الْتِيهَا بِمائـة دِيْنَارِ فَطَلَبْتُهَا حَتِّى قَدَرْتُ فَأَتَيْتُهَا بِهَا فَدَفَعْتُهَا إِلَيْهَا فَأَمْكَنَتْنِي منْ نَفْسهَا فَلَمَّا قَعَدْتُ بَيْنَ رِجْلَيْهَا فَقَالَت اتَّق الله وَلاَ تَفُضَّ الْخَاتَمَ إِلاَّ بِحَقَّه فَقُمْتُ وَتَـرَكْتُ الْمَانَةَ بِيْنَارٍ فَإِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أُنِّي فَعَلْتُ ذٰلِكَ مِن خَشْيَتِكَ فَفَرَّجُ عَنَّا فَفَررجَ اللَّهُ عَنْهُم فَخَرَجُوا ـ

৩২০৭. ইবনে উমর (রা) থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ (স) বলেছেন ঃ তোমাদের পূর্ববর্তী যুগের লোকদের মধ্যে তিনজন লোক ছিল। তারা পথ চলছিল। হঠাৎ তারা বৃষ্টির মধ্যে পড়ে গেল। তখন তারা এক তহায় আশ্রয় নিল। অমনি তাদের গুহার মুখ (একটি পাধর চাপা পড়ে) বন্ধ হয়ে গেল। তাদের একজন অন্যদেরকে বলল, বন্ধুগণ। আল্লাহর কসম! এখন সত্য ছাড়া আর কিছুই তোমাদেরকে মুক্ত করতে পারবে না। কাজেই তোমাদের প্রত্যেকের সেই জিনিসের অসিলায় দোয়া করা উচিত, যে ব্যাপারে জানা আছে যে, এ কাজটিতে সে সত্যতা বহাল রেখেছে। তখন তাদের একজন (এই বলে) দোয়া করল ঃ হে আল্লাহ! তুমি ভালো করেই জান যে, আমার একজন মজদুর ছিল। সে এক ফারাক স্ব চালের বিনিময়ে আমার কাজ করে দিয়েছিল। পরে সে চলে গিয়েছিল এবং মজুরিও নেরনি। আমি তার মজুরী দিয়ে কিছু একটা করতে মনস্থ করলাম এবং কৃষি কাজে লাগালাম। এতে যা উৎপাদন হয়েছে তার বিনিময়ে আমি একটি গাভী কিনলাম। অনেক

**১৭. তৎকালীন আরবের ওজনের** একটি পরিমাপ।

দিন পর সেই মজদরটি আমার নিকট এসে তার মজুরী দাবী করল। আমি তাকে বললাম. এ গাভীটির দিকে তাকাও এবং তা হাঁকিয়ে নিয়ে যাও। সে জ্বাব দিল, ঠাটা করবেন না. আমার তো আপনার কাছে মাত্র এক ফারাক চালই পাওনা। আমি তাকে বললাম গাভীটি নিয়ে যাও। কেননা (তোমার) সেই এক ফারাক দ্বারা যা উৎপাদিত হয়েছে, তারই বিনিময়ে এটি খরিদ করা হয়েছে। তখন সে গাভিটি হাঁকিয়ে নিয়ে গেল। (হে আল্লাহ) যদি তুমি মনে করো তা আমি একমাত্র তোমার ভয়েই করেছি, তাহলে আমাদের (গুহার মুখ) থেকে (এ পাথরটি) সরিয়ে দাও। সূতরাং পাথরটি কিছুটা সরে গেল। দ্বিতীয় যুবক দোয়া করল, হে আল্লাহ ! তোমার যদি জানা থাকে (অর্থাৎ তোমার জানাই আছে) যে, আমার মা-বাপ খুব বড়ো ছিলেন। আমি প্রতিরাতে তাঁদের জন্য আমার ছাগলের দুধ নিয়ে তাঁদের কাছে যেতাম। ঘটনাক্রমে এক রাতে তাদের কাছে (দুধ নিয়ে) যেতে আমি দেরী করে ফেল্লাম। তারপর এমন সময় গেলাম, যখন তারা উভয় ঘুমিয়ে পড়েছেন। আর আমার সন্তানগুলো ছটফট করছে। কিন্তু আমি আমার মা-বাপকে দুধ পান না করান পর্যন্ত আমার ক্ষুধায় কাতর ছেলেপেলেকে দুধ পান করাইনি। কেননা, তাঁদেরকে ঘুম থেকে জাগানটা আমি পছন্দ করিনি। অপরদিকে তাঁদেরকে বাদ দিতেও ভাল লাগেনি। কারণ, এ দুধটুকু পান না করালে তাঁরা উভয়েই খুব দুর্বল হয়ে যাবেন। তাই (দুধ হাতে) আমি (সারারাত) ভোর হয়ে যাওয়া পর্যন্ত (তাদের জাগার) অপেক্ষাই করেছিলাম। যদি তুমি জেনে থাক যে. এটা করেছি আমি একমাত্র তোমারই ভয়ে তাহলে আমাদের থেকে (পাথরটি) সরিয়ে দাও। অতপর পাথরটি তাদের থেকে আরেকট সরে গেল। এমনকি তারা আসমান দেখতে পেল। সর্বশেষ যুবকটি দোয়া করল, হে আল্লাহ ! তুমি জান যে, আমার একটি চাচাত বোন ছিল। সবার চেয়ে সে আমার নিকট অধিক প্রিয় ছিল। আমি তার সাথে (যৌনমিশনের) বাসনা করেছিলাম। কিন্তু আমি তাকে একশ দিনার না দেয়া পর্যন্ত সে রাজী হলো না। তখন আমি তা সংগ্রহে লেগে গেলাম। শেষ পর্যন্ত তা সংগ্রহে সক্ষম হলাম। তা নিয়ে তার নিকট আসলাম এবং এ একশ দিনার তাকে দিয়ে দিলাম। অতপর সে নিজেই নিজকে আমার নিকট সোপর্দ করল। আমি যখন তার দু'পায়ের মাঝখানে বসলাম, তখনি সে বলে উঠল, আল্লাহকে ভয় কর এবং (শরীয়াতের বিধান মতে) অধিকার লাভ করা ছাড়া আমার কুমারীতু নষ্ট করো না। আমি তখন উঠে গিয়েছিলাম এবং একশ দিনারও ত্যাগ করেছিলাম। তুমি যদি জান যে, আমি একমাত্র তোমার ভয়েই তা করেছি, তাহলে তুমি আমাদের থেকে (পাথরটি) সরিয়ে দাও। তখন আল্লাহ তাআলা তাদের (গুহার মুখ) থেকে (পাথরটি) সরিয়ে দিলেন। অতপর তারা (তহা থেকে) বেরিয়ে আসল।

#### ৫৪-অনুচ্ছেদ ঃ

٣٢٠٨ - عَنْ آبِيْ هُرَيْرَةَ آنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ بَيْنَا إِمْرَأَةً تُرْضِعُ ابْنَهَا إِذْ مَرَّ بِهَا رَاكِبٌ وَهِيَ تُرْضِعُ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهُمَّ لَا تُمِتُ ابْنِيْ حَتَّى يَكُوْنَ مِثْلَ هُذَا إِذْ مَرَّ بِهَا رَاكِبٌ وَهِيَ تُرْضِعُ أَنَّهُ ثُمَّ رَجَعَ فِي اللَّذِي وَمُرَّ بِإِمْرَأَةٍ تُجَرَّدُ وَيُلْعَبُ بِهَا فَقَالَ اَللَّذِي وَمُرَّ بِإِمْرَأَةٍ تُجَرَّدُ وَيُلْعَبُ بِهَا

فَقَالَتُ اَللَّهُمَّ لاَ تَجْعَلُ اِبْنِي مِثْلَهَا فَقَالَ اللَّهُمَّ اجْعَلْنِيْ مِثْلَهَا فَقَالَ أَمَّا الرَّاكِبُ فِإِنَّهُ كَافِرٌ، وَأَمَّا الْلِرَّاةُ فَالِنَّهُمْ يَقُولُونَ لَهَا تَزْنِي وَتَقُولُ حَسْبِيَ اللَّهُ وَيَقُولُونَ تَسْرِقُ وَتَقُولُ حَسْبِيَ اللَّهُ \_

১২০৮. আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি রস্পুরাহ (স)-কে বলতে ভনেছেন, (একদা) এক মহিলা আপন শিশুপুত্রকে দুধ পান করাছিল। ঘটনাক্রমে তার সামনে দিয়ে একজন (ঘাড়) সওয়ার গেল। তখন মহিলাটি দোয়া করল, হে আল্লাহ ! এ সওয়ারী লোকটির মতো না হওয়া পর্যন্ত আমার পুত্রটির মৃত্যু দিয়ো না। শিশুটি বলে উঠল, হে আল্লাহ ! আমাকে তার মতো করো না। অতপর সে আবার (মায়ের) দুধের দিকে ফিরল। কিছুক্ষণ পর অন্যদিক থেকে একটি মহিলাকে কিছু লোক টেনে নিয়ে যাছিল। আর কিছু লোক তাকে উপহাস করছিল। শিশুটির মা বলল, হে আল্লাহ ! আমার ছেলেকে এর মতো করো না। ছেলেটি বলল, হে আল্লাহ! আমাকে তার মতোই বানাও। (এর কারণ স্বরূপ) ছেলেটি বলল, (ঘোড়ায়) আরোহী লোকটি একজন কাফের। আর এ মহিলাটির অবস্থা এই যে, এরা তাকে বলছে, তুমি যিনা করেছো এবং সে বলছে, আমার জন্য আল্লাহই যথেষ্ট।

٣٢٠٩ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ اللَّهِ بَيْنَمَا كَلْبٌ يُطِيْفُ بِرَكِيَّةٍ كَادَ يَقْتُلُهُ الْعَطَشُ إِذْ رَأَتُهُ بَغِيٌّ مِنْ بَغَايَا بَنِيْ إِسْرَائِيلَ فَنَزَعَتُ مُوْقَهَا فَشَنَقَّتُهُ فَغُفِرَ الْعَطَشُ إِذْ رَأَتُهُ بَغِيٌّ مِنْ بَغَايَا بَنِيْ إِسْرَائِيلَ فَنَزَعَتُ مُوْقَهَا فَشَنَقَّتُهُ فَغُفِرَ الْعَطَشُ إِدْ .

৩২০৯. আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (স) বলেছেন ঃ (এক সময়) একটি কুকুর একটি কুয়ার চারদিকে ঘুরছিল। মনে হচ্ছিল যে, পানির পিপাসায় এখনই সে মারা পড়বে। এমনি সময় বনী ইসরাইলের বেশ্যা রমণী কুকুরটি দেখল। সে তার জুতা খুলে নিল এবং (তা দিয়ে কৃয়া থেকে পানি উঠিয়ে) কুকুরটিকে পানি পান করাল। এ কারণে আল্লাহ তাকে ক্ষমা করে দিলেন।

٣٢١- عَنْ حُمَيْدِ بَنِ عَبْدِ الرَّحَمٰنِ أَنَّهُ سَمِعَ مُعَاوِيةَ ابْنَ أَبِي سَفْيَانَ عَامَ حَجِّ عَلَى الْنَبْرِ فَتَنَاوَلَ قَصَّةً مِنْ شَعْرٍ وَكَانَتْ فِيْ يَدَى حَرْسِيٍّ فَقَالَ يَا أَهْلَ الْدَيْنَةِ أَيْنَ عُلَمَاؤُكُمْ سَمِعْتُ النَّبِيِّ يَنْهَى عَنْ مِثْلِ هٰذِهِ وَيَقُولُ إِنَّمَا هَلَكَتُ بَنُولُ إِسْرَائِيلَ حَيْنَ اتَّخَذَهَا نِسَاؤُهُمْ -

৩২১০. হুমাইদ ইবনে আবদুর রহমান (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি মুয়াবিক্বা ইবনে আবু সুফিয়ান যে বছর হজ্জ করেন, সে বছর মিশ্বারে দাঁড়িয়ে তাকে বলতে ওনেছেন। মুয়াবিক্বা দেহরক্ষীর হাত থেকে একওছ (কৃত্রিম) চুল হাতে নিলেন এবং বললেন, হে মদীনাবাসীগণ! তোমাদের আলেমগণ কোপায়! আমি নবী (স)-কে এর মাধ্যমে কেশ

সাজাতে নিষেধ করতে ওনেছি। তিনি বলেছেন, বনী ইসরাইল ঠিক তখনি ধাংস হয়েছে, যখন তাদের নারীরা তা ধারণ করেছে।

٣٢١١ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النّبِيِّ عِنْ قَالَ إِنَّهُ قَدْ كَانَ فَيْمَا مَضْى قَبْلَكُمْ مِنْ الْأُمَم مُحَدَّثُونَ وَإِنَّهُ إِنْ كَانَ أُمَّتِي هَٰذِهِ مِنْهُمْ فَإِنَّهُ عُمَرُ بُنُ الْخَطَّابِ \_

৩২১১. আবু ছমাইদ (রা) থেকে বার্ণত। তিনি বলেন ঃ নবী (স) বলেছেন ঃ তোমাদের পূর্ববর্তী যুগের উন্মতগণের মধ্যে কিছু লোক 'মুহাদ্দাস' ছিলেন। আর আমার এ উন্মতের মধ্যে যদি এমন কেউ থাকে, তবে সে হলো উমর ইবেন খান্তাব। ১৮

৩২১২. আবু সাইদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (স) বলেছেন ঃ বনী ইসরাইলের মধ্যে একজন লোক ছিল, যে নিরানব্বইজন মানুষকে হত্যা করেছিল। অতপর (নাজাতের উপায় আছে কি না তা জানার জন্য) জিজ্ঞেস করতে বের হয়েছিল। প্রথমে সে একজন ঈসায়ী গীর্জাবাসী সাধুর কাছে গেল এবং তাকে জিজেস করল, আমার তাওবা (কবুল) হবে कि। সাধু বদল, না। তখন সে তাকেও হত্যা করল। এরপরেও সে এ বিষয়ে জিজ্ঞেস করতেই থাকল। কোন এক ব্যক্তি তাকে বলল, অমুক লোকালয়ে যাও। (সেখানে একজন আলেম আছেন তাঁকে জিজ্ঞেস করে নাও। সুতরাং লোকটি রওয়ানা দিল) কিন্তু (পথেই) তার মৃত্যু হয়ে গেল। (মরণকালে) সে তার বুকটি সেই লোকালয়ের দিকে বাড়িয়ে দিল। এখন তাকে নিয়ে রহমতের ফেরেশতা ও আযাবের ফেরেশতা ঝগড়া ও বিতর্ক শুরু করে দিল। এমন সময় আল্লাহ—যে লোকলয়ের দিকে লোকটি (তাওবা করার জন্য) রওয়ানা দিয়েছিল—তাকে হুকুম করলেন। হে গ্রাম ! লোকটির নিকটবর্তী হয়ে যাও। আর যেখানে সে হত্যার কান্ধ করেছিল, সে গ্রামকে হুকুম করলেন হে গ্রাম ! তার থেকে দুরে সরে যাও। তারপর ফেরেশতাদ্বয়কে বললেন, তোমরা উভয় লোকালয়ের দূরত্ব মেপে দেখ (লোকটি কোন লোকালয়ের বেশী নিকটে)। সুতরাং (পরিমাপের পর) দেখা গেল, মৃত লোকটি—যে লোকালয়ে তাওবা করতে যাচ্ছিল অন্য লোকালয়টির তুলনায় তার এক বিঘত অধিক নিকটবর্তী। তখন আল্লাহ তাকে ক্ষমা করে দিলেন।

১৮. মুহাদ্দাস এমনসৰ লোকদের বলা হয় অহী ও নবুওয়াত ছাড়াই যাদের মুখ থেকে অকাট্য সত্য কথা উচ্চারিত হয়।

٢٣١٢ - عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةً قَالَ صَلَّى رَسُولُ اللهِ عَنَّ صَلَاةً الصَّبُحِ ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَى النَّاسِ فَقَالَ بَيْنَا رَجُلٌ يَسُوقُ بَقَرَةً إِذْ رَكِبَهَا فَضَرَبَهَا فَقَالَتُ إِنَّا لَمْ نُخْلَقُ لِهٰذَا إِنَّا خُلُقْنَا لِلْحَرْثِ فَقَالَ النَّاسُ سُبُحَانَ اللهِ بَقَرَةٌ تَكَلَّمُ فَقَالَ فَإِنِّي أُومِنُ بِهِذَا أَنَا وَأَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ وَمَا هُمَا ثُمَّ وَبَيْنَمَا رَجُلٌ فِي غَنَمِهِ إِذْ عَدَا الذَّنْبُ فَذَهَبَ مِنْهَا أَنَا وَأَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ وَمَا هُمَا ثُمَّ وَبَيْنَمَا رَجُلٌ فِي غَنَمِهِ إِذْ عَدَا الذَّنْبُ فَذَهَبَ مِنْهَا بِشَاةٍ فَطَلَبَ حَتَّى كَأَنَّهُ اسْتَنْقَذَهَا مَنْهُ فَقَالَ لَهُ الذِّنْبُ هَٰذَا اسْتَنْقَذْتَهَا مَنِي فَمَنْ لَهُ الدِّنْبُ هُذَا اسْتَنْقَذْتَهَا مَنِي فَمَنْ لَهُ الدِّنْبُ هُذَا اسْتَنْقَذْتَهَا مَنِي فَمَنْ لَهُ النَّاسُ سُبُحَانَ اللهِ ذِنْبُ يَتَكَلَّمُ لَهُ الْفَالِ النَّاسُ سُبُحَانَ اللهِ ذِنْبُ يَتَكَلَّمُ قَالَ فَإِنِي أُومُنُ بِهٰذَا أَنَا وَأَبُو بَكُرٍ وَعُمَرُ وَمَاهُمَا ثَمْ .

৩২১৩. আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। একদিন রস্পুল্লাহ (স) ফজরের নামায পড়ার পর লোকদের দিকে ফিরলেন এবং বললেন, এক ব্যক্তি একটি গরু হাঁকিয়ে নিয়ে যাছিল। হঠাৎ সে তার পিঠে উঠে বসল এবং তাকে মারতে লাগল। এ সময় গরুটি বলল, আমরা তো এ জন্য সৃষ্টি হইনি। আমরা তো একমাত্র কৃষি কাজের জন্য সৃষ্টি হয়েছি। লোকেরা বলল, সুবহানাল্লাহ! গরু কথা বলছে! রস্পুল্লাহ (স) বললেন আমি, আবু বকর ও উমর এ ঘটনার ওপর ঈমান রাখি। অথচ আবু বকর ও উমর তখন সেখানে উপস্থিত ছিলেন না। আর এক ঘটনা। এক ব্যক্তি তার ছাগলের পালে (পাহারারত) ছিল। হঠাৎ একটি নেকড়ে হানা দিল এবং তা থেকে একটি ছাগল নিয়ে গেল। রাখাল নেকড়ের পিছু নিল এবং তার থেকে ছাগলটি ছিনিয়ে নিল। তখন নেকড়েটি তাকে বলল, তুমি আমার থেকে আজ তো ছাগলটি ছাড়িয়ে নিলে কিছু কিয়ামতের দিন অর্থাৎ চরম হিংস্রতার দিন কে তার হেফাযতকারী হবে, যেদিন আমি ছাড়া তার কোন রাখাল থাকবে না। লোকেরা বলে উঠল, সুবহানাল্লাহ! নেকড়েও কথা বলে। রস্পুল্লাহ (স) বললেনঃ এ ঘটনার ওপর আমি, আবু বকর ও উমর ঈমান রাখি, অথচ তাঁরা দুজন তখন সেখানে ছিলেন না।

٣٢١٤ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﴿ اِشْتَرٰى رَجُلُ مِّنْ رَجُلِ عَقَارًا لَهُ اللَّذِي فَوَجَدَ الرَّجُلُ الَّذِي اِشْتَرَى الْعَقَارَ فِي عَقَارِهِ جَرَّةً فَيْهَا ذَهَبٌ فَقَالَ لَهُ اللَّذِي اشْتَرَى الْعَقَارَ خُذُ ذَهَبَكَ مِنِّى إِنَّمَا اشْتَرَيْتُ مِنْكَ الْأَرْضَ وَلَم أَبْتَعْ مِنْكَ الذَّهَبَ وَقَالَ اللَّذِي الْعَقَارَ خُذُ ذَهَبَكَ مِنِّى إِنَّمَا اشْتَرَيْتُ مِنْكَ الْأَرْضَ وَمَا فَيْهَا فَتَحَاكُمَا إلى رَجُلٍ فَقَالَ وَقَالَ الدِّي تَحَاكُمَا إلى رَجُلٍ فَقَالَ اللَّذِي تَحَاكُما إليه أَلْكُما وَلَدُ قَالَ أَحْدُهُمَا لِي غُلامٌ وَقَالَ الْاخَرُ لِي جَارِيةٌ قَالَ أَحْدُهُما لِي غُلامٌ وَقَالَ الْاخَرُ لِي جَارِيةٌ قَالَ أَنْكُولُوا الْفُلامَ الْجَارِيةَ وَأَنْفِقُوا عَلَى أَنْفُسِهِمَا مِنْهُ وَتَصَدَّقَا ـ

৩২১৪. আবু হুরাইরা (রা) বর্ণনা করেন। নবী (স) বলেছেন, (পূর্ববর্তী যুগে) একব্যক্তি অন্য এক ব্যক্তি থেকে কিছু জমি খরিদ করল। জমির খরিদার সেই জমিতে স্বর্ণ ভর্তি একটি ঘড়া পেল। তখন জমির ক্রেতা বিক্রেতাকে বলল, আমার থেকে তোমার স্বর্ণ নিয়ে নাও। আমি তো তোমার থেকে জমিন কিনেছি, স্বর্ণ খরিদ করিনি। জমির বিক্রেতা বলল, আমি তোমার কাছে জমি এবং তাতে যা রয়েছে সবই বিক্রি করেছি। অতপর তারা উভয়ে এক ব্যক্তির নিকট এর ফয়সালা চাইল। যার কাছে ফয়সালা চাইল, সে ব্যক্তি জিজ্ঞেস করল, তোমাদের কি সন্তান আছে ? একজন বলল, আমার একটি ছেলে আছে। অপর ব্যক্তি জানাল, তার একটি মেয়ে আছে। সালিসকারী বলল, তোমরা মেয়েটিকে ছেলেটির সাথে বিয়ে দিয়ে দাও এবং স্বর্ণ থেকে কিছু অংশ তাদের জন্য খরচ কর আর (বাকীটা তাদের) দিয়ে দাও।

٣٢١٥ عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَاصِ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ سَمِعَهُ يَسْأَلُ أُسَامَـهُ بَنَ زَيْدِ مَاذَا سَمِعْتُ مِنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ فِي الطَّاعُونِ فَقَالَ أُسَامَةُ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ الطَّاعُونُ رِجْسٌ أُرْسِلَ عَلَى طَائِفَة مِّنْ بَنِي إِسْرَائِيْلَ أَوْ عَلَى مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ فَإِذَا سَمَعْتُمْ بِهِ بِأَرْضٍ فَلاَ تَقْدَمُوا عَلَيْهِ وَإِذَا وَقَعَ بِأَرْضٍ وَأَنْتُمْ بِهَا فَلاَ تَخْرُجُوا فِرَارًا مَنْهُ قَالَ أَبُو النَّضُو لاَ يُخْرِجُكُم إِلاَّ فِرَارًا مِنْهُ ـ

৩২১৫. আমের (রা) তাঁর পিতা সা'দ ইবনে আবু ওয়াকাস থেকে বর্ণনা করেন। তিনি তাঁর পিতাকে উসামা ইবনে যায়েদের কাছে এই কথা জিজ্ঞেস করতে তনেছেন যে, আপনি কি রস্পুলাহ (স) থেকে প্লেগ মহামারীর ব্যাপারে কিছু তনেছেন। তখন উসামা জবাব দিলেন, রস্পুলাহ (স) বলেছেন ঃ প্লেগ মহামারী একটি আয়াব। বনী ইসরাইলের একটি দলের ওপর তা আপতিত হয়। কিংবা তিনি বলেছেন, তা তোমাদের পূর্ববর্তী যমানার লোকদের ওপর পাঠান হয়েছিল। যখন তোমরা তনবে যে, কোন এলাকায় প্লেগ দেখা দিয়েছে, তখন তোমরা সেখানে যেও না। আর যখন তোমরা যেখানে রয়েছ, সেখানে প্লেগ দেখা দেয় তখন সেখান থেকে অন্য কোথাও চলে যেও না। আবুনন্যর বলেছেন, এর অর্থ হলো, ভেগে যাওয়ার উদ্দেশ্যেই যেন তোমরা সে এলাকা ত্যাগ না কর। অন্য প্রয়োজনে যেতে কোন বাধা নেই।

٣٢١٦ عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَتْ سَاَلَتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَنِ الطَّاعُونِ فَالْخَبَرَنِيْ أَللَّهُ جَعَلَهُ رَحْمَةً لِلْمُؤْمِنِيْنَ لَيْسَ فَأَخْبَرَنِيْ أَنَّهُ عَذَابٌ يَبْعَثُهُ اللَّهُ عَلَى مَنْ يَشَاءُ وَأَنَّ اللَّهَ جَعَلَهُ رَحْمَةً لِلْمُؤْمِنِيْنَ لَيْسَ مِنْ أَحَدٍ يَقَعُ الطَّاعُونُ فَيَمْكُثُ فِي بَلَدِهِ صَابِرًا مُحْتَسِبًا يَعْلَمُ أَنَّهُ لاَ يُصْيِبُهُ لِمَا كَتَبَ اللَّهُ لَهُ إِلاَّ كَانَ لَهُ مِثْلُ أَجْرِشَهَيْدٍ . إِلاَّ مَا كَتَبَ اللَّهُ لَهُ إِلاَّ كَانَ لَهُ مِثْلُ أَجْرِشَهَيْدٍ .

৩২১৬. নবী (স)-এর পত্নী আয়েশা (রা) থেকে বার্ণী । বিনি বলেন, আমি রস্পুরাহ (স)-কে প্রেগ সম্পর্কে জিচ্ছেস করেছিলাম। তিনি আমাকে জানিয়েছেন যে, এ হলো এক আযাব। আরাহ তাঁর বান্দাদের যার ওপর চান তা পাঠান। আর একেই আবার আরাহ সমানদারদের জন্য রহমত বানিয়ে দিয়েছেন। যে এলাকায় প্রেগ দেখা দেয়, যদি কেউ

সেখানে ধৈর্য ধরে এবং সওয়াবের আশায় অবস্থান করে, আর এই দৃঢ় বিশ্বাস রাখে যে, আল্লাহ তার তাকদীরে যা লিখেছেন তা ছাড়া আর কোন মুসিবডই তার হবে না। তাহলে সে একজন শহীদের সওয়াব পাবে।

٣٢١٧ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ قُرَيْشًا أَهُمَّهُمْ شَأَنُ الْرَأَةِ الْمُخْزُومِيَّةِ الَّتِي سَرَقَتُ فَقَالَ وَمَنْ يَجْتَنِي عَلَيْهِ إِلَّا أَسَامَةً بَنُ فَقَالَ وَمَنْ يَجْتَنِي عَلَيْهِ إِلَّا أَسَامَةً بَنُ نَيْدٍ حِبُّ رَسُولُ اللهِ عَنْ فَكَلَّمَهُ أَسَامَةً فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْ أَتَشْفَعُ فَي حَدِّ مَنْ حُدُودِ اللهِ ثُمَّ قَامَ فَاخْتَطَبَ ثُمَّ قَالَ إِنَّمَا أَهْلَكَ الَّذِيْنَ قَبْلَكُمْ أَنَّهُمْ كَانُوا إِذَا سَرَقَ فَيْهِمُ الضَّعْيِفُ أَقَامُوا عَلَيْهِ الْحَدِّ وَآيَمُ اللهِ أَنْ فَاطْمَةً إِبْنَةً مُحَمَّدٍ سَرَقَتْ لَقَطَعْتُ يَدَهَا وَ

৩২১৭. আরেশা (রা) থেকে বর্ণিত। মাথযুমী গোত্রের এক মহিলা চুরি করেছিল। তার এই ব্যাপারটি কুরাইশদের বিশিষ্ট ব্যক্তিগণকে ভীষণ দৃশ্চিন্তায় ফেলল। (কারণ একটি অভিজ্ঞাত পরিবারের মেয়ের হাত চুরির অপরাধে কিভাবে কাটা যেতে পারে!) তারা বলতে লাগলো, তার এই ব্যাপারে রস্লুল্লাহ (স)-এর সাথে কে (সুপারিশের) কথা বলবে ? কয়েকজন বললো, যদি (এ ব্যাপারে) তার কাছে কেউ বলার সাহস করে, তবে একমাত্র উসামা উবনে যায়েদই করতে পারে। তিনি রস্লুল্লাহ (স)-এর প্রিয়তম ব্যক্তি। (তাঁকে পাঠানো হলো) অতপর উসামা (এ ব্যাপারে) রস্লুল্লাহ (স)-এর সাথে কথা বললেন। নবী (সা) বললেন ও তুমি কি আল্লাহর (জারী করা) দভবিধানওলোর মধ্যে একটি সাজার বিধান মূলতবী করার ব্যাপারে সুপারিশ করছো ? অতপর তিনি উঠে পড়লেন এবং (সবার সামনে) এক ভাষণ দান করলেন। বললেন, তোমাদের পূর্বম্বতী জাতিওলো এ জন্যেই ধ্বংস হয়েছে যে, তাদের মধ্যে যখন কোন উচ্চ বংলের লোক চুরি করতো, তারা তাকে ছেড়ে দিত। আর যদি তাদের মধ্যে দুর্বল কেউ চুরি করতো তবে তাকে সাজা দিত। আল্লাহর কসম। যদি মুহাম্মাদ (স)-এর মেয়ে (অর্থাৎ আমার মেয়ে) ফাতিমাও চুরি করে, তবে অবশ্যই তার হাতও আমি কেটে ফেলব।

٣٢١٨ – عَنِ ابْنِ مَسْعُوْدِ قَالَ سَمَعْتُ رَجُلاً قَرَأَ وَسَمَعْتُ النَّبِيَّ هَا يَقْرَأُ خِلاَفَهَا فَجِئْتُ بِهِ النَّبِيِّ عَلَيْ فَأَخُبُرْتُهُ فَعَرَفَتُ فِي وَجْهِهِ الْكَرَاهِيَةَ وَقَالَ كِلاَكُمَا مُحْسِنِّ وَلَا تَخْتَلَفُوا فَهِنَّ الْكَرَاهِيَةَ وَقَالَ كِلاَكُمَا مُحْسِنٍّ وَلاَ تَخْتَلَفُوا فَهِلَكُوا .

৩২১৮. ইবনে মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি এক ব্যক্তিকে একটি আরাত পড়তে ভনলাম। অথচ আমি নবী (স)-কে সেটি অন্যভাবে পড়তে ভনেছি। অতপর আমি তাকে সংগে করে নবী (স)-এর খেদমতে আসলাম এবং তাঁকে এই খরব দিলাম। কিছু আমি তাঁর চেহারার অসভোষের ভাব দেখলাম। তিনি বললেন, ভোমাদের উভয়ের লাঠই নির্ভূল। মতবিরোধ করো না। কারণ ভোমাদের পূর্ববর্তী জাভিরা মতবিরোধ করেছিল। তাই তারা ধ্বংস হয়েছে।

٣٢١٩ عَــنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ كَأَنَّى أَنْظُرُ إِلَى النَّبِيِّ ﴿ يَحْكَىٰ نَبِيًّا مِنَ الْأَنْبِيَاءِ ضَرَبَهُ قَوْمَهُ فَأَدْمَوْهُ وَهُو يَمْسَحُ الدَّمَ عَنْ وَجْهِهِ وَيَقُولُ اَللَّهُمَّ اغْفِرْلِقَوْمِيْ فَإِنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ \_

৩২১৯. আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) বলেন, আমি এখনও নবী (স)-কে দেখতে পাছি, তিনি (অতীত যুগের) নবীগণের মধ্যে একজ্ঞন নবীর কাহিনী বর্ণনা করেছিলেন। তিনি বলেছিলেন, সেই নবীকে তাঁর জাতি ভীষণভাবে রক্তাক্ত করে দিল। তিনি নিজের চেহারা থেকে রক্ত মুছে ফেলছিলেন এবং দোয়া করছিলেন—হে আল্লাহ! আমার জাতিকে কমা করে দাও। কেননা তারা জানে না।

٣٢٢- عَنْ أَبِي سَعَيْد عَنِ النَّبِيِ ﷺ أَنَّ رَجُلاً كَانَ قَبْلَكُمْ رَغَسَهُ اللَّهُ مَالاً فَقَالَ لِبَنِيْهِ لَمَّا حُضرَ أَيُّ أَبِ كُنْتُ لَكُمْ قَالُوْا خَيْرَ أَبٍ قَالَ فَإِنِّي لَمْ أَعْمَلُ خَيْرًا فَعَلَا لَا فَإِنِّي لَمْ أَعْمَلُ خَيْرًا فَعَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ مَتَ فَقَالُوا فَجَمَعَهُ لَلَّهُ عَزَّ وَجَلَّ فَقَالُ مَا حَمَلَكَ قَالَ مَخَافَتُكَ فَتَلَقَاهُ برَحْمَته ـ
 اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ فَقَالَ مَا حَمَلَكَ قَالَ مَخَافَتُكَ فَتَلَقَاهُ برَحْمَته ـ

৩২২০ আবু সাইদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী (সা) বলেছেন ঃ তোমাদের পূর্ববর্তী যমানায় এক ব্যক্তি ছিল, যাকে আল্লাহ অনেক ধন-সম্পদ দান করেন। যখন তার মৃত্যুর সময় উপস্থিত হলো, সে (তার সন্তানদের) জিজ্ঞেস করলো, আমি তোমাদের কেমন বাবা ছিলাম। তারা জ্বাব দিল, তুমি আমাদের উত্তম বাবা ছিলে। সে বলল, জীবনে আমি কখনও কোন নেক আমলই করিনি। আমি যখন মরে যাব, তখন তোমরা আমাকে আগুনে পুড়িয়ে কেলবে, তারপর পিষে ওঁড়ো করবে, অতপর ঝড়ো হাওয়ার দিন ওঁড়োগুলো (নদীতে) উড়িয়ে দিবে। তাই তারা করলো তখন মহা শক্তিমান আল্লাহ তাকে (তার ছাইগুলো) আবার একত্রিত করলেন এবং বললেন, তুমি এমনটি করলে কেন। সে জবাব দিল, তোমার ভয়ে। তখন আল্লাহ তাকে নিজের রহমতের ছায়ায় স্থান দিলেন।

٣٢١- عَنْ رِيْعِيْ بْنِ خِرَاشِ قَالَ قَالَ عُقْبَةً لِحُذَيْفَةَ أَلاَ تُحَدِّثْنَا مَا سَمِعْتَ مِنَ النَّبِيِّ عَنْ رِيْعِيْ بْنِ خِرَاشِ قَالَ قَالَ عُقْبَةً لِحُذَيْفَةَ أَلاَ تُحَدِّثُنَا مَا سَمِعْتُهُ يَقُولُ إِنَّ رَجُلاً حَضَرَهُ الْآوَتُ لَمَّا أَيِسَ مِنَ الْحَيَاةِ أَوْصٰى الْنَبِيِّ عَنَّا مُتَّ فَاجْمَعُوا لِي حَطَبًا كَثْيُرًا ثُمَّ أَوْرُوا نَارًا حَتَّى إِذَا أَكَلَتُ لَحْمِي وَخَلَصْتُ إِلَى عَظْمِي فَخُذُوهَا فَأَطْحَنُوهَا فَذَرُّونِي فِي الْيَمِّ فِي يَوْمٍ حَارٍ أَوْ رَاحٍ وَخَلَصْتُ إِلَى عَظْمِي فَخُذُوهَا فَأَطْحَنُوهَا فَذَرُّونِي فِي الْيَمِّ فِي يَوْمٍ حَارٍ أَوْ رَاحٍ فَجَمَعُهُ الله فَعَالَ لَمْ فَعَلَتَ قَالَ خَسْيَتَكَ فَعَفَرَ لَهُ .

৩২২১. উকবা (রা) হয়ইফা (রা)-কে বললেন, আপনি নবী (স) থেকে যা ওনেছেন আমাদের নিকট তা বর্ণনা করেন না কেন ? তখন তিনি বর্ণনা করলেন, আমি নবী (স)- কে বলতে ওনেছি. (অতীত যুগে) এক ব্যক্তি ছিল। তার মৃত্যুর সময় উপস্থিত হলো। যখন সে জীবন সম্পর্কে সম্পূর্ণ নিরাশ হয়ে গেল, তখন সে তার পরিজনদেরকে অসীয়ত করলো, আমি মরে গেলে তোমরা অনেকওলো লাকড়ি জমা করে আওন জ্বালিত্তে দিও (এবং আমাকে তাতে ফেলে দিও)। এমনকি যখন আওন আমার সব গোলত খেরে কেলবে (পুড়িয়ে ফেলবে) এবং আমার হাডডি পর্যস্ত পৌছে যাবে, তখন তোমরা হাজিতলো পিষে ফেলবে। তারপর আমাকে (অর্থাৎ আমার হাডিওর গুড়াকে) প্রচন্ত গরমের দিন কিংবা বলেছেন তীব্র বায়ু প্রবাহের দিন নদীতে ফেলে দিবে। (তারা তাই করলো) আরাহ আবার তাকে একত্রিত করলেন এবং জানতে চাইলেন, তুমি (এমন) কেন করলে। সে জবাব দিল, তোমার ভয়ে। তখন আরাহ তাকে ক্ষমা করে দিলেন।

٣٢٢٢ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَنْ قَالَ كَانَ الرَّجُلُ يُدَايْنِ النَّاسَ فَكَانَ يَقُولُ لِفَتَاهُ إِذَا أَتَيْتَ مُعْسِرًا فَتَجَاوَزُ عَنْهُ لَعَلَّ اللهُ أَنْ يَتَجَاوَزَ عَنَّا قَالَ فَلَقِييَ اللهُ فَتَجَاوَزُ عَنْهُ ـ

৩২২২. আবু হ্রাইরা (রা)-এর বর্ণনা। নবী (স) বলেছেন, (আগের যমানায়) একজন লোক ছিল। সে মানুষকে কর্জ দিত এবং জাপন চাকরকে বলে দিতঃ যখন তৃমি (কর্জ আদায়ে তাপাদার জন্য) কোন বিপদগ্রন্তের কাছে যাবে, তাকে কর্জ ক্ষমা করে দিয়ো। সম্ভবত (এর ফলে) আল্লাহও আমাদেরকে ক্ষমা করে দেবেন। নবী (স) বলেন, অতপর (লোকটি মৃত্যুর পরে) আল্লাহর সাক্ষাত পেল। তখন আল্লাহ তাকে ক্ষমা করে দিলেন।

٣٢٢٣ - عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةً عَنِ النَّبِيِّ عَنَا كَانَ رَجُلُّ يُسْرِفَ عَلَى نَفْسِهِ فَلَمَا حَضَرَهُ الْلَوْتُ قَالَ لِيَنِيهِ إِذَا أَنَا مُتَّ فَأَحْرِقُونِيْ ثُمَّ اَطْحَنُونِيْ ثُمَّ اَطْحَنُونِيْ ثُمَّ اَطْحَنُونِيْ ثُمَّ اَطْحَنُونِيْ ثُمَّ اَطْحَنُونِيْ ثُمَّ اَلْحَنُونِيْ فَلَى الرِيْحِ فَوَاللَّهِ لَئِنْ قَدَرَ عَلَى رَبِّيْ لَيُعَذِّبِنِي عَدَابًا مَا عَذَّبَهُ أَحَدًا فَلَمَّا مَاتَ فُعِلَ بِهِ الرِيْحِ فَوَاللَّهُ الْأَرْضَ فَقَالَ اجْمَعِيْ مَا فَيِكَ مَنْهُ فَقَعَلْتُ فَإِذَا هُو قَائِمْ فَقَالَ مَا خَمُعَيْ مَا فَيكَ مَنْهُ فَقَعَلْتُ فَإِذَا هُو قَائِمْ فَقَالَ مَا حَمَّكُ عَلَى مَاصَنَعْتَ قَالَ يَارَبُّ خَشِيتُكَ فَعَقَرَ لَهُ وَقَالَ غَيْرُهُ خَشَيَتُكَ مَخَافَتُكَ عَلَى مَاصَنَعْتَ قَالَ يَارَبُّ خَشِيتُكَ فَعَقَرَ لَهُ وَقَالَ غَيْرُهُ خَشَيتُكَ مَخَافَتُكَ اللّهُ الرّبُ حَلَيْدًا لَهُ وَقَالً غَيْرُهُ خَشَيتُكَ مَخَافَتُكَ عَلَى مَا حَبَدُهُ مَا فَيْلِ مَنْ لَهُ وَقَالَ غَيْرُهُ خَشَيتُكَ مَخَافَتُكَ اللّهُ الْأَرْفِ خَشَيتُكَ مَخَافَتُكَ فَلَوْلًا غَيْرُهُ خَشَيتُكَ مَخَافَتُكَ عَلَى مَاصَنَعْتَ قَالَ يَارَبُ خُشِيتُكَ فَعَقَرَ لَهُ وَقَالَ غَيْرُهُ خَشَيتُكَ مَخَافَتُكَ اللّهُ مُنْ فَالَ عَلَى مَاكُمُ اللّهُ لَيْرُهُ خَشَيتُكَ مَخَافَتُكَ اللّهُ لَالَالَهُ لَالَالَ عَلَى مَاكُونُ عَلَى مَاصَنَعْتَ قَالَ عَلَيْهُ فَعَلَى اللّهُ الْكُولُ الْهُ لَوْلُ عَلَى مَاصَنَعْتُ فَالَ الْمُبْرِهُ خَلَالًا عَلَى اللّهُ الْحَدُالُ عَلَى مَاكَالًا عَلَى اللّهُ لَا لَكُونُهُ اللّهُ اللّهُ لَقَالَ الْمُعَلِّلُ عَلَى اللّهُ لَعُلُولُ اللّهُ الْمُعَلِّلُ عَلَيْلًا مَالْمَالِكُ عَلَى اللّهُ الْمُعَلِّلُ عَلَيْلُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُعْتَلِلْ عَلَيْلُ عَلَيْلًا لَا عَلْمُ لَا لَعْلَى اللّهُ الْمُعْتَلِكُ اللّهُ الْمُعْلِقُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُعْمِيلُكُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُؤْمِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُعْلِقُ اللّهُ الْمُؤْمِ اللّهُ الْمُؤْمِ اللّهُ الْمُلُولُ اللّهُ الْمُؤْمِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُؤْمِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُؤْمِ اللّهُ الل

৩২২৩. আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (স) বলেছেন, (আগের যুগে) একজন লোক ছিল। সে নিজের ওপর অনেক জুলুম করেছিল (অর্থাৎ অনেক গোনাহ করেছিল)। যখন তার মৃত্যুর সময় এসে হাজির হলো, সে তার ছেলেদেরকে বললো, আমি যখন মরে যাব, তোমরা আমাকে পুড়িয়ে ফেলবে, এরপর পিষে গুঁড়ো করবে। তারপরে বাতাসে উড়িয়ে দেবে। আল্লাহর কসম ! যদি আল্লাহ আমাকে তার নিয়ন্ত্রণের মধ্যে পান, তাহলে এমন আযাব দেবেন, যা আর কাউকে দেননি। অতপর যখন লোকটি মরে গেল, তার সাথে তাই করা হলো। তখন আল্লাহ যমীনকে হুকুম দিয়ে বললেন, তোমার মধ্যে লোকটির যা যা ছাই ভশ্ম আছে সব জমা কর। যমীন তা করলো। লোকটি হঠাৎ (পূর্ণ

অবয়বে) দাঁড়িয়ে গেল। আল্লাহ জিজ্ঞেস করলেন, তুমি যা করেছ, এর পিছনে কি কারণ ছিল। সে জবাব দিল, হে আল্লাহ তোমার ভয়। তখন আল্লাহ তাকে মাফ করে দিলেন।

্রজন্য এক বর্ণনাকারী এখানে ক্রান্ত্র এর স্থলে خشييل বর্ণনা করেছেন।

٣٢٢٤ عَنْ عَبْدِاللهِ بَنِ عُمْرَ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﴿ قَالَ عُذَّبَتِ امْرَأَةٌ فِي هِـرَّةٍ سَخَتَهُا (رَبَطَتَهُا) حَتَّى مَاتَتُ فَدَخَلَتُ فَيْهَا النَّارَ لاَ هِي أَطْعَمْتُهَا وَلاَ سَقَتُهَا انْ حَبَسَتُهَا وَلاَ سَقَتُهَا انْ حَبَسَتُهَا وَلاَ سَقَتُهَا انْ حَبَسَتُهَا وَلاَ سَقَتُهَا انْ حَبَسَتُهَا وَلاَ هَي تَرَكَتُهَا تَأْكُلُ مِنْ خُشَاشِ الْاَرْضِ -

৩২২৪. আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রা) থেকে বর্ণিত। রস্লুল্লাহ (স) বলেছেন, এক মহিলাকে একটি বিড়ালের কারণে আযাব দেয়া হয়েছিল। সে বিড়ালটিকে বেঁধে রেখেছিল। (খানা-দানা কিছুই দেয়নি)। শেষ পর্যন্ত বিড়ালটি মরে গেল। বিড়ালটির কারণেই সে জাহানামে গেল। বিড়ালটিকে বাঁধার পর থেকে মহিলাটি তাকে কিছু খেতেও দেয়নি, পানও করায়নি। আর তাকে ছেড়েও দেয়নি। (ছেড়ে দিলে) তাহলে সে পোকামাকড় খেতে পারত।

٣٢٢٥ - عَنْ آبِي مَسْعُوْد عُقْبَةُ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ إِنَّ مِمَّا أَثْرَكَ النَّاسُ مِنْ كَلاَمِ النَّبُوَّةِ إِذَا لَمْ تَسَسَتُحْي فَافْعَلْ مَا شَئْتَ ـ

৩২২৫. আবু মাসউদ উকবা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (স) বলেছেন, কালামে নবুয়াতের মধ্যে (অর্থাৎ যে কথায় নবীগণ একমত) মানুষ যা পেয়েছে, তা হলো এই ঃ যদি তোমার শরম না থাকে, তাহলে যা চাও তাই করো।

٣٢٢٦ عَنْ أَبِيْ مَسْعُوْدٍ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ إِنَّ مِمَّا أَدْرَكَ النَّاسُ مِنْ كَلاَمِ النَّبُوَّةِ إِذَا لَمْ تَسْتَحِيْ فَاصْنَعْ مَا شَئِتَ ـ

৩২২৬. আবু মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (স) বলেছেন, নবুয়াতী কথার মধ্যে মানুষ যা পেয়েছে তার মধ্যে এ বাক্যটিও রয়েছে ঃ "যদি তুমি লজ্জাহীন হয়ে থাক, তাহলে মন যা চায় তাই করতে পার।"

٣٢٢٧ عَـنِ ابْنِ عُمْرَ أَنَّ النَّبِـيَّ عَهَ قَالَ بَيْنَمَا رَجُلُّ يَجُرُّ إِزَارَهُ مِـنَ الْخُيلاءِ خُسنِ بِهِ فَهُو يَتَجَلَّجَلُ فِي الْاَرْضِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ ـ

৩২২৭. ইবনে উমর (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (স) বলেছেন, এক ব্যক্তি দম্ভ ও অহংকারের সাথে তার পায়জামা জমিনের ওপর ঝুলিয়ে টেনে টেনে পথ চলছিল। এমন সময় সে জমিনে ধ্বসে গেল এবং কিয়ামতের দিন পর্যন্ত সে এভাবে জমিনে ধ্বসে (নীচের দিকে) যেতে থাকবে।

٣٢٢٨ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ نَحْنُ الْأَخِرُوْنَ السَّابِقُونَ يَوْمَ

الْقِيَامَة بَيْدَ كُلِّ أُمَّةٍ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِنَا وَأَوْتِيْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ فَهٰذَا الْيَوْمُ الَّذِي الْخَتَلَفُوا فَغَدًا الْيَهُودِ وَيَعْدَ غَد لِلنَّصَارَى عَلَى كُلِّ مُسْطِمٍ فِيْ كُلِّ سَبْعَةِ أَيَّامٍ يَوْمِ يَغْسِلُ رَأْسَهُ وَجَسَدَهُ ـ

৩২২৮. আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (স) বলেছেন, (আমরা দুনিয়ায় আগমনের দিক দিয়ে) সবার শেষে এসেছি। কিন্তু কিয়ামতের দিন (মর্যাদায়) সবার অগ্রগণ্য হবো। অবশ্য প্রত্যেক উন্মতকে আমাদের আগেই কিতাব দেয়া হয়েছিল। আর আমাদের তা দেয়া হয়েছে সবার পরে। অতপর এই (ছুময়ার) দিন এমন একটি দিন, যাতে তারা মতবিরোধ করেছিল। অতএব পরের দিন (শনিবার) ইয়াহুদীদের জন্য এবং তার পরের দিন (রবিবার) নাসারাদের জন্য (নির্ধারিত হলো)। প্রত্যেক মুসলমানের ওপর সপ্তায় এমন একটি দিন (জুময়ার দিন) নির্ধারণ করে দেয়া হয়েছে, যেদিন সে তার মাথা ও শরীর ধুইবে।

٣٢٢٩ عَنْ سَعَيْدِ بْنُ الْسَيِّبِ قَالَ قَدمَ مُعَاوِيَةُ بْنُ أَبِى سُفْيَانُ الْمَدْيِنَةُ اخِرَ قَدمَةُ قَدمَةً قَدمَةً قَدمَةً قَدمَةً أَرْى أَنَّ أَحَدًا يَّفْعَلُ قَدمَةً قَدمَهَا فَخَطَبَنَا فَأَخْرَجَ كُبَّةً مِنْ شَعْرٍ فَقَالَ مَا كُنْتُ أُرَى أَنَّ أَحَدًا يَّفْعَلُ هٰذَا غَيْرَ الْيَهُوْدِ وَإِنَّ النَّبِى ﴿ سَمَّاهُ الزُّقُرُ يَعْنِي الْوَصَالَ فِي الشَّعْرِ ـ هٰذَا غَيْرَ الْيَهُوْدِ وَإِنَّ النَّبِي ۚ ﴿ سَمَّاهُ الزُّوْرَ يَعْنِي الْوَصَالَ فِي الشَّعْرِ ـ

৩২২৯. সাইদ ইবনে মুসাইয়াব বর্ণনা করেন, মুআবিয়া ইবনে আবু সফিয়ান (রা) যখন শেষবার মদীনা আসেন, তখন আমাদের সামনে ভাষণ দেন। এ সময় তিনি এক গোছা কৃত্রিম চুল বের করলেন এবং বললেন, আমি জানি না, ইয়াহুদীরা ছাড়া আর কেউ এটা ব্যবহার করতো কি না। (অর্থাৎ তাদের মেয়েরা) নবী (স) এ ধরনের চুল বাঁধার নাম রেখেছেন "মিথ্যা ও প্রতারণা (অর্থাৎ কৃত্রিম) কেশ বিন্যাস।

#### অধ্যায়-৩৫

# کتاب المناکب नवी (স) ও তাঁর সাহাবীদের মর্যাদার বিবরণ

১-অনুচ্ছেদ ঃ আল্লাহ ডাআলার বাণী ঃ

قُوْلُ اللّهِ تَعَالَى : يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكْرٍ وَأَنْثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللّهِ أَتْقَاكُمْ .

"হে মানবজাতি ! আমি তোমাদেরকে মাত্র একজন পুরুষ ও একজন নারী থেকেই সৃষ্টি করেছি। আমি তোমাদেরকে গোত্র ও গোষ্টীতে এ জন্য বিভক্ত করেছি যেন তোমরা পরস্পর পরিচিত হতে পার। তোমাদের মধ্যে আল্লাহর কাছে সেই অধিক মর্বাদাবান—বে তোমাদের মধ্যে সর্বাধিক মৃত্তাকী।"—(আদ হছুরাত ঃ ১৩)

## ২-অনুচ্ছেদ ঃ মহান আল্লাহর বাণী ঃ

وَاتَّقُوا اللّهُ الَّذِي تَسَاءَ لُونَ بِهِ الأَرْحَامُ لَا انَّ اللّهُ كَانَ عَلَيكُم رَقيبًا ٥ "আর তোমরা ভয় কর সেই আল্লাহকে, যিনি তোমাদেরকে পরস্পর নির্ভরশীল এবং আন্থীয়তা সূত্রে আবদ্ধ করেছেন, নিক্র আল্লাহ-ই তোমাদের তত্ত্বাবধানকারী।"

—(আন নিসা ঃ ১)

ইবনে আবাস (রা) وَجِعَلَنَكُم شُعُوبا وَقَبَانَلَ لَتَعَارَفُوا आग्नारछत वाधाग वरणह्न, قبائل अर्थ वर्ष वर्ष शांज এवर قبائل अर्थ वर्ष हाँगे धानान।

٣٢٣٠ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَيْلَ يَارَسُوْلَ اللّهِ مَنْ أَكْرَمُ النّاسِ ؟ قَالَ أَتْقَاهُمُ قَالُوا لَيْهِ مَنْ أَكْرَمُ النّاسِ ؟ قَالَ أَتْقَاهُمُ قَالُوا لَيْسَ عَنْ هَٰذَا نَسَالُكَ قَالَ فَيُوْسَفُ نَبِيَّ الله \_

৩২৩০. আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, জিজ্জেস করা হল, হে আল্লাহর রসূল (স)! মানুষের মধ্যে সবচেয়ে মর্যাদাবান কে ? তিনি বললেন, তাদের মধ্যে আল্লাহকে যে সর্বাধিক ভয় করে। সাহাবাগণ বললেন, আমরা এ কথা জিজ্জেস করিনি। তিনি বললেন, তাহলে আল্লাহর নবী ইউসুফ (আ)।

٣٢٣١ - عَنْ كُلَيْبِ بْنُ وَائِلٍ قَالَ حَدَّشْنِيْ رَبِيْبَةُ النَّبِيِّ وَيُنْبُ ابِنَّةُ أَبِيُ اللَّهِيِّ النَّبِيِّ النَّفُرِ بْنِ كِنَانَةَ ـ مُضْرَرَ مِنْ بَنِي النَّضُرِ بْنِ كِنَانَةَ ـ

৩২৩১. কুলাইব ইবনে ওয়ায়েল (রা) বলেন, আমার কাছে নবী (স)-এর এক পত্নীর অপর পক্ষের মেয়ে যয়নাব বিনতে আবু সালামা হাদীস বর্ণনা করেছেন। কুলাইব বলেন, আমি তাকে জিজ্ঞেস করেছিলাম, আপনি কি জানেন, নবী (স) কি মুদার গোত্রের ছিলেন, নো অপর কোন গোত্রের) ? তিনি জবাব দিলেন, হাঁ, তিনি মুদার গোত্রের লোক ছিলেন। নফর ইবনে কেনানার সম্ভানদের থেকেই এ গোত্রের উৎপত্তি।

٣٢٣٢ عَنْ كُلْيَبُ حَدَّثَتَنِيْ رَبِيْةُ النَّبِيِّ عَلَيْكُمُ أَنْيَنَ قَالَتْ نَهِيْ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكُ عَنْ كُلْيَبُ قَالَتْ نَهِيْ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكُ عَنْ النَّبِيُ عَلَيْ مَمَّنْ كَانَ مِنْ مُضَرَ كَانَ مِنْ مُضَرَ كَانَ مِنْ مُضَرَ كَانَ مِنْ مَضَرَ كَانَ مِنْ وَلَدِ النَّضُرِ بُنِ كَانَ مِنْ مُضَرَ كَانَ مِنْ مَضَرَ كَانَ مِنْ وَلَدِ النَّضُرِ بُنِ كَانَ مَنْ مُضَرَ كَانَ مِنْ مَضَرَ كَانَ مِنْ مَنْ وَلَدِ النَّضُرِ بُنِ كَانَ مَنْ مَضَرَ كَانَ مِنْ وَلَدِ النَّضُرِ بُنِ كَانَ مَنْ مَنْ وَلَدِ النَّضُرِ بُنِ

৩২৩২, কুলাইব (রা) বলেন, নবী (স)-এর জনৈকা ব্রীর অন্য পক্ষীয় কন্যা বর্ণনা করেছেন। আমার ধারণা তাঁর নাম ছিল যায়নাব। তিনি বলেন, রস্লুল্লাহ (স) দুব্বা, হাস্তাম, মুকাইরার এবং মুযাফফাত এসব পাত্র ব্যবহার করতে নিষেধ করেছেন। (কুলাইব বলেন) আমি তাঁকে জিজ্ঞেস করলাম, আমাকে জ্ঞানান যে, নবী (স) কি মুদার খান্দানের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন (নাকি অপর কোন খান্দানের) । তিনি জ্ঞবাব দিলেন, নবী (স) মুদার খান্দানেরই লোক ছিলেন। এ খান্দানই নযর ইবনে কেন্দানর বংশধর ছিল।

٣٢٣٣ عَنْ أَهِيْ هُرَيْرَةَ عَنْ رَسِنُولِ اللهِ ﷺ قَالَ تَجِبُوْنَ النَّاسَ مَعَادِنَ خِيَارُهُمْ فِي الْجَاهِلِيَّةِ خِيَارُهُمْ فِي الْإِسْلاَم إِذَا فَقُهُواْ وَتَجِدُونَ خَيْرَ النَّاسِ فِيْ هَٰذَا الشَّأنِ أَشَدَّهُمُ لَهُ كَرَاهِيَةً وَتَجِدُونَ شَرَّالنَّاسِ ذَالْوَجْهَيْنِ الَّذِيْ يَاتِيْ هٰؤُلاَءِ بَوَجْهٍ وَيَاتِيْ هٰؤُلاَءِ بِوَجْهٍ ـ

৩২৩৩. আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। রস্পুল্লাহ (স) বলেছেন, তোমরা মানবঞ্চাতিকে ধনির মত পাবে। তাদের মধ্যে (ইসলাম গ্রহণের পূর্বে) জাহিলী যমানায় যারা সর্বোত্তম ইসলামেও তারাই সর্বোত্তম। তবে শর্ত হলো যদি তারা (ইসলামী) জ্ঞান অর্জন করে। আর তোমরা তাদের মধ্যে (ইসলামের) এ নেতৃত্বের আসনে সর্বোত্তম ব্যক্তি হিসেবে তাকেই পাবে, যে (পূর্বে) ইসলামের ঘোর দুশমন ছিল। আর মানুষের মাঝে সবচেয়ে নিকৃষ্ট সেই ঘিমুখী ব্যক্তিকেই শাবে, যে এক বেশে এদের কাছে আসে এবং আরেক বেশে অন্যদের কাছে যায়।

٣٢٣٤ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيِّ ﴿ قَالَ النَّاسُ تَبَعُّ لِقُرَيْشِ فِيْ هَٰذَا الشَّأَنِ مُسْلِمُهُمْ تَبَعُ لِمُسْلِمِهِمْ وَكَافِرُهُمْ تَبَعُ لِكَافِ رِهِمْ وَالنَّاسُ مُعَادِّنُ خِيَارُهُمْ فِي مُسْلِمُهُمْ تَبَعُ لِكَافِ رِهِمْ وَالنَّاسُ مُعَادِّنُ خِيَارُهُمْ فِي الْجَاهِلِيَّةِ خِيَارُهُمْ فِي الْإِسْلاَمِ إِذَا فَقُهُوا تَجِدُونَ مِنْ خَيْرِ النَّاسِ أَشَدُّ النَّاسِ كَرَاهِيَّةً لِهٰذَا الشَّانِ حَتَّى يَقَعَ فِيْهِ .

৩২৩৪. আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (স) বলেছেন, এ (বিলাফতের) ব্যাপারে সমস্ত মানুষ কুরাইশদের অধীন। তাদের মুসলমানরা তাদের মুসলমানদেরই অনুসারী এবং তাদের কাফেররা তাদের কাফেরদের অনুগত। আর সব মানুষ একটি খনি বিশেষ। তাদের জাহেলী জামানায় যারা সর্বোত্তম ছিলেন, ইসলামেও তারাই সর্বোত্তম। তবে শর্ত হল, বদি তারা (ইসলাম সম্পর্কে গভীর) জ্ঞান অর্জন করে থাকে। তোমরা নেতৃত্বের ব্যাপারে ঐ ব্যক্তিকেই অধিক উত্তম দেখতে পাবে, নেতৃত্বের প্রতি যার কঠোর অনীহা দেখা গেছে। তারপর নেতৃত্ব গ্রহণ করতে হলো এবং অত্যন্ত সফল ও উত্তম প্রমাণিত হলো।

### ७-वनुत्क्ष ३

٣٢٣٥ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ إِلاَّ الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبِي قَالَ فَقَالَ سَعِيْدُ بْنُ جُبَيْرٍ قَرَبِي مُحَمَّدٍ ﷺ فَقَالَ إِنَّ النَّبِيُّ ﷺ لَمْ يَكُنْ بَطَنَّ مِنْ قُرْيْشٍ إِلاَّ وَلَهُ فِيْهِ قَرَابَةٌ فَنَزَلَثَ عَلَيْهِ إِلاَّ أَنْ تَصلُوا قَرَابَةً بَيْنِيْ وَبَيْنَكُمْ \_

৩২৩৫. ইবনে আব্বাস (রা) للدة في القربي القربي এ আয়াতের তফসীর প্রসঙ্গে বলেন, সাইদ ইবনে জুবাইর বলেছেন, قربي শব্দ ধারা মুহামাদ (স)-এর ঘনিষ্ঠতা বুঝানো হয়েছে। তিনি বলেন, কুরাইশ বংশে এমন কোন শাখা ছিল না যার সাথে নবী (স)-এর ঘনিষ্ঠতা ছিল না। এ প্রসঙ্গেই কুরআনের এ আয়াত অবতীর্ণ হয়েছে ؛ الا ان تصلوا قرابة "তোমরা আমার ও তোমাদের মধ্যকার ঘনিষ্ঠতার প্রতি নযর রেখ (এবং ইস-লামের দাওয়াত গ্রহণ করো।)"

٣٢٣٦ عَنْ آبِي مَسْعُود يَبُلُغُ بِهِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ مِنْ هَاهُنَا جَاءَتِ الْفِتِنُ نَحْوَ الْمَشِقِ وَالْجَفَاءُ وَغِلَظُ الْقَلُوبِ فِي الْفَدَّادِيْنَ أَهْلِ الْوَبَرِ عِنْدَ أَصُولٍ أَدْنَابِ الْإِيلِ وَالْبَقْرِ فِي رَبِيْعَةَ وَمُضَنَ ـ

৩২৩৬. আবু মাসউদ (রা) বলেন। আমি নবী (স)-কে বলতে শুনেছি, তিনি বলেছেন, এই দিক থেকে অর্থাৎ পূর্বদিক থেকে ফিংনা-ফাসাদের উৎপত্তি হবে। জুলুম ও হাদরের কাঠিন্য ঐসব চিংকার ও শোরগোলকারী বেদুঈনদের মধ্যে রয়েছে এবং তাদের উট ও গরুর লেজের পেছনে, রবিয়া ও মুদার গোত্রের মধ্যে (অধিক)!

٣٢٣٧ عَنْ آهِلِ هُرَيْرَةَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللَّهِ ﴿ يَقُولُ : آلْفَخْرُ وَٱلْخَيَلاَءُ فِي الْفَدَّادِيْنَ أَهْلِ الْفَدَّادِيْنَ أَهْلِ الْفَنَم وَالْإِيْمَانُ يَمَانٌ وَالْحِكْمَةُ يَمَانِيَةً سُمِّيْتِ الْيَمَنُ لِإِنَّهَا عَنْ يَمِيْنِ الْكَعْبَةِ وَالشَّامَ عَنْ يَسَارِ الْكَعْبَةِ وَالْشَامَةُ الْلَيْسَرَةُ وَالْشَامَ عَنْ يَسَارِ الْكَعْبَةِ وَالْشَامَةُ الْلَيْسَرَةُ وَالْشَامُ .

<sup>।</sup> अर्थार चिन्छं आश्रीयान्त्र সाल तकुद् वकात्र ताथा المودة في القربي.

৩২৩৭. আবু হরাইরা (রা) বলেন। আমি রস্লুল্লাহ (স)-কে বলতে ওনেছি, গর্ব ও অহমিকা রয়েছে চিৎকার ও শোরগোলকারী বেদুঈনদের মধ্যে, স্বস্তি ও শান্তি বকরী পালকদের মধ্যে, ঈমান ইয়েমেনবাসীদের মধ্যে এবং হিকমতও ইয়েমেনবাসীদের মধ্যে বেশী রয়েছে। আবু আবদুল্লাহ (ইমাম বুখারী) বলেন, ইয়েমেনকে ইয়েমেন বলার কারণ হচ্ছে এই যে, ইয়েমেনই কাবা শরীফের ডানদিকে অবস্থিত এবং শামকে (সিরিয়া) শাম নামে অভিহিত করার কারণ হছে এই যে, শাম কাবা শরীফের বাম দিকে অবস্থিত "আল মাশ্রামা আল মাইসারা" (সমার্থক শব্দ) অর্থাৎ বামদিক। তাই বাম হাতকে বলা হয় এবং বামদিককে বলা হয় ।

## 8-अनुत्र्म : कृतार्भामत पर्यामा।

٣٢٢٨ عَنِ الزَّهْرِيُّ قَالَ كَانَ مُحَمَّدُ بَنُ جُبَيْرِ بَنِ مُطْعِمٍ يُحَدَّثُ أَنَّهُ بَلَغَ مُعَاوِيةً فَي وَقَد مِنْ قُرَيْشٍ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بَنَ عَمْرِو بَنِ الْعَاصِ يُحَدَّثُ سَيَكُونُ مَلِكٌ مِن قَحْطَانَ فَغَضِبَ مُعَاوِية فَقَامَ فَائْنَى عَلَى اللهِ بِمَا هُوَ أَهْلُهُ ثُمَّ قَالَ أَمَّا بَعْدُ قَائِهٌ بِلَا يُمِن اللهِ بِمَا هُوَ أَهْلُهُ ثُمَّ قَالَ أَمَّا بَعْدُ قَائِهٌ بَلَغَنِي أَنَّ رِجَالاً مِنْكُمْ يَتَحَدَّثُونَ أَحَادِيْثَ لَيْسَتْ فِي كَتَابِ اللهِ وَلاَ تُوثَرُ عَنْ رَسُولُ اللهِ عَنْ رَسُولُ اللهِ عَنْ مَنْكُمْ فَإِيَّاكُمْ فَإِيَّاكُمْ وَالْاَمَانِيَّ النَّهِ عَنْ تَصْلِ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ رَسُولُ الله عَنْ يَقُولُ إِنَّ هٰذَا الْاَمْرَ فِي قُرَيْشٍ لاَيَعَادِيْهِمْ أَحَد إلاَّ كَبُهُ اللهُ عَلَى وَجُهِهِ مَا أَقَامُوا الدِّيْنَ -

৩২৩৮. যুহরী থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, মুহামাদ ইবনে জুবাইর ইবনে মৃত য়িম (রা) হাদীস বর্ণনা করেছেন যে, তিনি মু আবিয়ার (রা) নিকট একথা পৌছিয়েছেন। মুহামাদ ইবনে জুবাইর কুরাইশদের একটি প্রতিনিধি দলের সঙ্গে মু আবিয়ার দরবারে উপস্থিত ছিলেন। এমন সময় আবদুল্লাহ ইবনে আমর ইবনে আস হাদীস বর্ণনা করেন যে, অচিরেই কাহতান গোত্র থেকে একজন বাদশাহ হবেন। এতে মু আবিয়া অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হন এবং দাঁড়িয়ে প্রথমে আল্লাহর যথাযোগ্য প্রশংসা করেন। অতপর বলেন, আমার নিকট খবর পৌছেছে যে, তোমাদের কোন কোন লোক এমন কিছু হাদীস বর্ণনা করে বেড়াছে যা আল্লাহর কিতাবে নেই এবং রস্পুল্লাহ (স) থেকেও বর্ণিত হয়নি। এরা তোমাদের মধ্যে

২. ইয়ামীন يمين শব্দের অর্থ ডান দিক।

৩. আবদুলাই ইবনে আমর ইবনে আস (রা) তওরাত অধ্যয়ন করেছিলেন। একথা সম্বত আমীর মৃ'আবিয়া (রা) জানতেন। অন্য দিকে মুহাম্বাদ ইবনে জুবাইর আবদুল্লাই থেকে যে হাদীসটি বর্ণনা করেছিলেন সেটি তিনি জানতেন না। তাই তার সন্দেহ হয়েছে নিশ্চয়ই তওরাত থেকে সংগ্রহ করে বিনা সনদে আবদুল্লাই ইবনে আমর এটি বর্ণনা করেছেন। এ কারণেই আমীর মু'আবিয়া তা খনেই ক্রুব্ধ হয়েছিলেন এবং তিনি ষা জানতেন তা লোকদেরকে জানানো জরুরী মনে করেছিলেন। আবদুল্লাই ইবনে আমর (রা) হাদীস বর্ণনা করার সময় নবী সাল্লাল্লাছ আলাইছি ওয়া সাল্লামের বরাতও দেননি। কাজেই আমীর মু'আবিয়ার (রা) সন্দেহ প্রতায়ে পরিণত হয়েছিল। নয়তো আসল ব্যাপার হজে আবদুল্লাই ইবনে আমরের (রা) হাদীসও সহীই ছিল এবং তা রস্লুল্লাই সাল্লাল্লাছ আলাইছি ওয়া সাল্লাম ঝেকে প্রমাণিতও ছিল। ইমাম বুখারী অন্যত্র আবু ছরাইরার (রা) মাধ্যমে এ হাদীস উত্তও করেছেন। বনী কাহতানের যে শাসনকর্তার নাম হাদীসে উল্লেখিত হয়েছে তার সম্পর্কে হাদীস থেকে জানা যায় যে, তার শাসনকর্তা। ৩২৫৫ নছর হাদীসটি দেখুন। নসম্পাদক

সবচেয়ে বেশী জাহেল ব্যক্তি। সুতরাং তোমরা সাবধান থাকবে এবং ঐ সমস্ত অলীক কামনা থেকে বিরত থাকবে, যা তার পোষণকারীকে বিপথে পরিচালিত করে। (অর্থাৎ কোন বিদ্রান্তিমূলক প্ররোচনায় প্রলুব্ধ হয়ে বিপথগামী হয়ো না।) কেননা আমি রস্লুল্লাহ (স)-কে বলতে শুনেছি, এই বিষয়টি (শাসন কর্তৃত্ব) কুরাইশদের হাতেই থাকবে। যতদিন তারা দীন ইসলাম প্রতিষ্ঠার কাজে নিয়োজিত থাকবে, ততদিন যে কেউ তাদের সাথে শক্রতা করবে আল্লাহ তাকে উপুড় করে নিক্ষেপ করবেন। (অর্থাৎ লাঞ্ছিত ও অপমানিত করবেন।)

٣٢٣٩ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﴿ وَ قُرَيْشُ وَالْاَنْصَارُ وَجُهَيْنَةُ وَمُزَيْنَة وَاسْلَمُ وَاشْجَعُ وَغِفَارُ مَوَالِيْ لَيْسَ لَهُمْ مَوْلَى دُوْنَ الله وَرَسُوْلِهِ ـ وَمُزَيْنَة وَاسْلَمُ وَاشْجَعُ وَغِفَارُ مَوَالِيْ لَيْسَ لَهُمْ مَوْلَى دُوْنَ الله وَرَسُوْلِهِ ـ

৩২৩৯. আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রস্লুক্সাহ (স) বলেছেন, কুরাইশ, আনসার, জুহাইনা, মুযাইনা, আসলাম, আশজা ও গিফার গোত্র আমার সাহায্যকারী বন্ধু। আল্লাহ ও তার রসূল হাড়া তাদের কোন সাহায্যকারী বন্ধু নেই।

٣٧٤٠ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ لاَ يَزَالُ هٰذَا الْأَمْرُ فِي قَرَيشٍ مَا بَقِيَ مِنْهُم الْثَنَانِ ـ

৩২৪০. আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী (স) বলেছেন, এ দায়িত্ব (শাসন কর্তৃত্ব) চিরকাল কুরাইশদের হাতেই থাকবে<sup>8</sup> যতদিন (দুনিয়াতে) তাদের দু জন লোকও অবশিষ্ট থাকবে।

٣٢٤١ - عَنْ جُبِيْرِ بْنِ مُطْعِمِ قَالَ مَشَّيْتُ أَنَا وَعُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ فَقَالَ يَا رَسُولَ الله أَعُطَيْتَ بَنِيْ المُطلَّبِ وَتَرَكْتَنَا وَإِنَّمَا نَحْنُ وَهُمْ مِنْكَ بِمَنْزِلَةٍ وَاحِدَةٍ فَقَالَ النَّبِيُّ فَيَ الْعُطَيْتَ بَنِيْ المُطلَّبِ وَتَركْتَنَا وَإِنَّمَا نَحْنُ وَهُمْ مِنْكَ بِمَنْزِلَةٍ وَاحِدَةٍ فَقَالَ النَّبِيُّ فَيَا إِنَّمَا بَنُوا هَاشِمٍ وَبَنُو الْمُطلَّبِ شَيَّةً وَاحِدٌ وَقَالَ اللَّيْثُ حَدَّثُنِي أَبُو الْأَسُودِ مُحَمَّدُ إِنَّمَا بَنُوا هَا اللهِ مَنْ بَنِي رُهُرَةً إِلَى عَنْ عُرُونَةً بِلَى الزَّبَيْرِ مَعَ أَنَاسٍ مِنْ بَنِيْ رُهُرَةً إِلَى عَائِشَةً وَكَانَتُ أَرقٌ شَيءٍ لِقَرَابَتِهِمْ مِنْ رَسُولُ اللهِ .

৩২৪১. জুবাইর ইবনে মুত্য়িম (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা আমি এবং উসমান ইবনে আফ্ফান রসূলুল্লাহ (স)-এর দরবারে হাজির হলাম। উসমান (রা) আরজ করলেন, হে আল্লাহর রসূল! আপনি মুন্তালিবের বংশধরকে দান করলেন আর আমাদেরকে ত্যাগ করলেন। অথচ আপনার সাথে বংশগত সম্পর্কের দিক থেকে আমরা ও তারা একই পর্যায়ে অবস্থিত। নবী (স) বললেন, এটা নিশ্চিত যে, হাশিমের বংশধর ও মুন্তালিবের বংশধর (সম্পর্কগত ভাবে) এক ও অভিনু।

৪. এই হাদীসের ব্যাখ্যা যুহরী বর্ণিত হাদীসে সুস্পষ্ট করে দেয়া হয়েছে। উড হাদীসে শাসন কর্তৃত্ব কুরাইশদের হাতে চিরছ্বাইণ থাকার জন্যে দিন প্রতিষ্ঠার কায়ে নিয়েছিত থাকার শর্ত আরোপ করা হয়েছে। সুতরাং যখন তারা দান প্রতিষ্ঠার দায়িত্ব পালনে বর্গ হবে তারাই এ দায়িত্ব পালনে সমর্থ হবে তারাই শাসন কর্তৃত্ব পাওয়ার যোগ্য বলে বিবেচিত হবে। অতএব এ ধবনের হাদীস দ্বারা রাজতন্ত্রের স্বপেক্ষ যুক্তি পেশ করা বাত্রপতা মাত্র।

উরওয়া ইবনে যুবাইর (রা) বলেন, একদা আবদুল্লাহ ইবনে যুবাইর বনী যোহরা গোত্রের কিছু লোকের সাথে আয়েশা (রা)-এর নিকট গমন করেন। আয়েশা তাদের সাথে অত্যন্ত বিন্যুভাব দেখান। কেননা রসূলুল্লাহ (স)-এর সাথে তাদের ঘনিষ্ঠতা ছিল।

٣٢٤٧ - عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزَّبَيْرِ قَالَ كَانَ عَبْدُ اللهِ بْنُ الزَّبَيْرِ أَحَبُّ الْبَشَرِ إِلَى عَائِشَةَ بَعْدَ النَّبِيِّ عَنِي وَأَبِي بَكْرِ وَكَانَ أَبَرُ النَّاسِ بِهَا وَكَانَتُ لاَ تُمْسِكُ شَيْئًا مَما جَاعَهَا مِنْ رِنْقِ اللهِ تَصَدَّقَتُ فَقَالَ ابْنُ الزَّبْيْرِ يَنْبَغِي اَنْ يُّوْخَذَ عَلَى يَدَيْهَ فَقَالَتُ أَيُّوْخَذُ عَلَى يَدَيْهَ فَقَالَ ابْنُ الزَّبْيِ يَنْبَغِي اَنْ يُّوْخَذَ عَلَى يَدَيْهَ فَقَالَ ابْنُ الزَّبْيِ يَنْبَغِي اَنْ يُّوْخَذَ عَلَى يَدَيْهُ فَقَالَ لَهُ الزَّهْرِيُّونَ أَخُوالُ مِنْ قُريشٍ وَبِأَخُوالِ رَسُولُ اللهِ عَنْ خَاصَّةً فَامُتَنْعَتْ فَقَالَ لَهُ الزَّهْرِيُّونَ أَخُوالُ النَّبِي عَمْنَهُم عَبْدُ يَغُوثَ وَالْمَسُورُ ابْنُ مَخْرَمَةً إِذَا إِسْتَأَنَّنَا فَاقْتَحِم عَبْدُ الرَّحْمَٰنِ بْنِ الْأَسُودَ بْنِ عَبْدَ يَغُوثَ وَالْمَسُورُ ابْنُ مَخْرَمَةً إِذَا إِسْتَأَنَا فَاقْتَحِم الْحَجَابَ فَقَعَلَ فَارْسَلَ إِلَيْهَا بِعَشْرِ رِقَابٍ فَاعْتَقَهُمْ ثُمَّ لَمْ تَزَلُ تُعْتَقُهُمْ حَتَّى بَلَغَثُ الْمُعَلِّ فَعَلَلُ لَهُ الْمُ اللهُ عَنْ وَدِرْتُ أَنِي جَعَلْتُ حَيْنَ حَلَقْتُ عَمَلًا أَعْمَلُهُ فَأَفُرُغُ مِنْهُ مَا أَلْكُ فَالْثُ وَدِرْتُ أَنِي جَعَلْتُ حَيْنَ حَلَقْتُ عَمَلًا أَعْمَلُهُ فَأَفُرُغُ مِنْهُ مَنْ الْمَنْ عَلَالُ لَا عُمَلُهُ فَأَقُلُ عُلُولًا عُمَلُهُ فَاقُلُ عُمْ اللّهُ عَمْلُهُ فَاقُولُ عُ مِنْهُ عَلَى فَالْتُ وَدِرْتُ أَنِي جَعَلْتُ حَيْنَ حَيْنَ حَلَالًا عَمْلُهُ فَاقُرُعُ مِنْهُ الْمَالُولُ عَمْلُهُ فَاقُلُومُ عَلَى الْمُ الْمُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ الْمُ الْمُ اللّهُ الْمُ اللّهُ عَلَى اللهُ الْمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الْمُعْتَقِيلُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ الْمُ اللهُ الْمُ اللهُ اللهُ اللهُ الْمُ اللهُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ اللّهُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ اللّهُ الْمُعْلَى اللّهُ الْمُ اللّهُ الْمُ الْمُ اللّهُ الْمُ اللّهُ الْمُ الْمُلُولُ اللّهُ الْمُ اللّهُ الْمُ الْمُ اللّهُ الْمُ الْمُلْعُلُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ اللّهُ الْمُلُهُ الْمُ اللّهُ الْمُلْعُلُولُ اللّهُ الْمُ الْمُ اللّهُ الْمُلُكُ اللّهُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُلْعُلُولُ اللّهُ الْمُ الْمُ

৩২৪২, উরওয়া ইবনে যুবাইর (রা) বলেন, নবী (স) ও আবু বকরের পর আবদুল্লাহ ইবনে যবাইর<sup>৬</sup> ছিলেন আয়েশার সর্বাধিক প্রিয় পাত্র। তিনিও আয়েশার খেদমত করতেন। আয়েশার নিয়ম ছিল আল্লাহ প্রদত্ত রিঘিক থেকে বিন্দমাত্র সঞ্চয় না করে সর্ব দান করে দিতেন। তাই আবদুল্লাহ ইবনে যুবাইর বললেন (এরপ লাগামহীন দান খয়রাত থেকে) তাঁকে নিরম্ভ করা উচিত। এতে আয়েশা যুবাইরের প্রতি (ভীষণ ক্ষুদ্ধ হলেন এবং) বললেন, আমাকে নিরস্ত করা হবে। আমি প্রতিজ্ঞা করলাম, যদি তার সাথে কথা বলি। অর্থাৎ তার সাথে কখনও কথা বলব না। আবদুল্লাহ ইবনে যুবাইর (রা) কুরাইশদের কিছু লোক বিশেষ করে রসূলুল্লাহ (স)-এর মাতৃল পক্ষের লোক দ্বারা সুপারিশ করালেন। কিন্তু আয়েশা (রা) (কথা বলা থেকে) বিরত থাকলেন। অতপর নবী (স)-এর মাতৃল আত্মীয় যোহরা গোত্রের লোকজন—যাদের মধ্যে ছিলেন আবদর রহমান ইবনে আসওয়াদ ইবনে আবদে ইয়াওস ও মিসওয়ার ইবনে মাখরামা—তাঁকে বললেন যখন আমরা আয়েশার নিকট প্রবেশের অনুমতি প্রার্থনা করব তখন তমিও পর্দার ভিতরে ঢকে পড়বে। তিনি তাই করলেন এবং আয়েশার নিকট দশটি গোলাম পাঠালেন। আয়েশা (রা) তাদেরকে আযাদ করে দিলেন। তারপর এক এক করে তিনি (সর্বমোট) চল্লিশটি গোলাম আযাদ করলেন এবং বললেন, যেদিন আমি প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয়েছিলাম, সেদিন থেকে চাচ্ছিলাম এমন একটি কাজ আমি করি যদ্বারা আমি প্রতিজ্ঞামুক্ত হতে পারি।

৫-অনুচ্ছেদ ঃ কুরআন কুরাইশদের ভাষায় অবতীর্ণ হয়েছে।

<sup>ে</sup> এ বর্ণনাটির নেপথে। ঘটনা পরবর্তী হাদীসটিতে বর্ণিত হয়েছে।

৬ আবদুলাহ ইবনে যুবাইর (রা) হযরত আয়েশার (রা)-এর বোনের ছেলে। অর্থাৎ আসমা বিনতে আবু বকরের পুত্র।

٣٢٤٣ عَنْ أَنْسِ أَنَّ عُثْمَانَ دَعَا زَيْدَ ابْنَ ثَابِتٍ وَعَبْدَ اللَّهِ بْنَ الزَّبْيْرِ وَسَعَيْدَ بْنَ الْعَاصِ وَعَبْدَ اللَّهِ بْنَ الزَّبْيْرِ وَسَعَيْدَ بْنَ الْعَاصِ وَعَبْدَ اللَّهِ بْنَ الْصَاحِفِ وَقَالَ عُثْمَانُ لِلرَّهُطِ الْقُرَشِيِّيْنَ الثَّلاَثَةِ إِذَا اخْتَلَقْتُمْ أَنْتُمْ وَزَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ فِي شَيَءٍ مِنَ الْقُرْانِ فَاكْتُبُوهُ بِلِسَانِ قُرَيْدُ بِلِسَانِهِمْ فَفَعَلُوا ذَٰلِكَ لَـ الْقُرْانِ فَاكْتُبُوهُ بِلِسَانِ قُرْيْدُ بِلِسَانِهِمْ فَفَعَلُوا ذَٰلِكَ لَـ

৩২৪৩. জানাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, উসমান (রা) যায়েদ ইবনে সাবিত, আবদুল্লাহ ইবনে যুবাইর, সাঈদ ইবনে আস ও আবদুর রহমান ইবনে হারেস ইবনে হিশাম (রা)-কে ডেকে পাঠান। তাঁরা (সমবেতভাবে) কুরআন গ্রন্থাকারে লিপিবদ্ধ করার কাজ তব্ধ করেন। উসমান (রা) কুরাইশদের তিন ব্যক্তিকে বলেন, তোমাদের ও যায়েদ ইবনে সাবিতের মধ্যে কুরআনের (ভাষাগত) কোন ব্যাপারে যদি মতবিরোধ দেখা দেয়, তবে কুরাইশদের ভাষায়ই তা লিপিবদ্ধ করবে। কেননা, কুরআন তাদের ভাষায়ই অবতীর্ণ হয়েছে। সুতরাং তাঁরা তাই করলেন।

## ७-अनुत्व्प १ देममाञ्जन (आ)-এর সঙ্গে ইয়েমেনবাসীদের সম্পর্ক।

٣٢٤٤ عَـنُ سَلَمَة قَالَ خَرَجَ رَسُولُ اللهِ عَلَى قَوْمٍ مِنْ أَسُلَمَ يَتَنَاضَلُوْنَ بِالسَّوْقِ فَقَالَ إِرْمُواْ بَنِي إِسْمَعْيِلَ فَإِنَّ أَبَاكُمْ كَانَ رَامِيًا وَأَنَا مَعَ بَنِي فُلاَن لاَحَدِ الْفَرِيْقَيْنِ فَأَمْسَكُواْ بِأَيْدِيْهِمْ فَقَالَ مَا لَـهُمْ قَالُـوْا وَكَيْفَ نَرْمَيْ وَأَنْتَ مَعَ بُنِي فُلاَن قَالُوا وَكَيْفَ نَرْمَيْ وَأَنْتَ مَعَ بُنِيْ فُلاَن قَالَ وَكَيْفَ نَرْمَيْ وَأَنْتَ مَعَ بُنِيْ

৩২৪৪. সালামা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা আসলাম গোত্রের কিছু লোক একটি বাজারে তীর নিক্ষেপের প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করেছিল। এমতাবস্থায় রস্পুল্লাহ (স) তাদের কাছে গেলেন এবং বললেন, হে ইসমাঈলের বংশধর! তোমরা তীর নিক্ষেপ কর। কেননা তোমাদের পিতা হিসমাঈল ইবনে ইবরাহীম (আ)] তীর নিক্ষেপে পারদর্শী ছিলেন। আর আমি অমুকের পুত্রদের পক্ষে থাকলাম। একথা শুনে প্রতিযোগী দু দলের একটি দল তাদের হাত শুটিয়ে নিল। অর্থাৎ তীর নিক্ষেপে বিরত থাকল। সালামা বলেন, তখন রস্পুল্লাহ (স) বললেন, তোমাদের কী হলো? (তীর নিক্ষেপ করছ না কেন?) তারা বলল, আপনি অমুকের পুত্রদের পক্ষে থাকলে আমরা কিভাবে তীর নিক্ষেপ করতে পারি? নবী (স) বললেন, তোমরা তীর নিক্ষেপ কর। আমি তোমাদের সবার সঙ্গে আছি।

#### १-अनुष्मम १

َّ ٣٢٤٥ عَـــنَ أَبِى ذَرِّ إَنَّهُ سَمِعَ النَّبِى َ النَّبِي َ النَّبِي َ النَّبِي َ النَّبِي َ النَّبِي َ ا وَهَــوَ يَعْلَمُهُ إِلاَّ كَفَرَ (بِاللهِ) وَمَنِ أُدَّعَى قَوْمًا لَيْسَ لَهُ فَيْهِمْ (نَسَب) فَلْيَتَبَـّقًا مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ ـ

আবদুল্লাহ ইবনে যুবাইর, সাঈদ ইবনে আস ও আবদুর রহমান ইবনে হারেস ইবনে হিশাম—এরা তিনজন ছিলেন কুরাইশী। আর যায়েদ ইবনে সাবিত ছিলেন আনসারী খায়রাজী।

৩২৪৫. আবু যর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি নবী (স)-কে বলতে শুনেছেন, যে ব্যক্তি নিজের পিতা সম্পর্কে অবগত থেকেও অপর কাউকে পিতা বলে দাবী করে সে যেন আল্লাহর সাথে কৃষ্ণরী করল। আর যে ব্যক্তি নিজকে এমন বংশের বলে দাবী করে যে বংশের সাথে তার কোন সম্পর্ক নেই সে যেন জাহান্নামেই নিজের বাসস্থান ঠিক করে নেয়।

٣٢٤٦ عَنْ عَبْدِ الْوَاحِدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ النَّصْرِيُ قَالَ سَمِقْتُ وَاثِلَةَ بْنُ الْأَسْفَعِ ِ
يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِنَّ مِنْ أَعْظَمِ الْفِرِي أَنْ يَدَّعَى الرَّجُلُ إِلَى غَيْرِ أَبِيْهِ
أَوْ يُرِي عَيْنَهُ مَا لَم تَرَ أَوْ يَقُولُ عَلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ مَا لَمْ يَقُلُ ـ

৩২৪৬. আবদুল ওয়াহিদ ইবনে আবদুল্লাহ নসরী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি ওয়াসিলা ইবনে আসকা কৈ বলতে ওনেছি, রস্লুল্লাহ (স) বলেছেন, কোন ব্যক্তির নিজ্ঞ পিতা ছাড়া অপর কাউকে পিতা বলে দাবী করা, কিংবা কেউ স্বচক্ষে যা দেখেনি তা সে দেখেছে বলে উক্তি করা অথবা রস্লুল্লাহ (স) যা বলেননি তা তাঁর নামে চালিয়ে দেয়া জঘন্যতম মিথ্যাচার।

٣٢٤٧ - عَنْ أَبِي جَمْرَةَ قَالَ سَمِعْتُ ابْنُ عَبَّاسٍ يَقُوْلُ قَدَمَ وَفَدُ عَبدِ الْقَيسِ عَلَى رَسُوْلَ اللهِ إِنَّا مِنْ هَٰذًا الْحَىَّ مِنْ رَبِيْعَةَ قَدْ حَالَت عَلَى رَسُوْلَ اللهِ إِنَّا مِنْ هَٰذًا الْحَىَّ مِنْ رَبِيْعَةَ قَدْ حَالَت بَيْنَا وَبَيْنَكَ كُفًّارُ مُضَرَ فَلَسْنَا نَخْلُصُ إِلَيْكَ إِلاَّ فِي كُلِّ شَهْرٍ حَرَامٍ فَلَوْ أَمَرتَنَا بِأَمْرٍ نَاتُخُذُهُ عَنْكَ وَنُبَلِّعُهُ مَنْ وَرَاعَنَا قَالَ الْمُرْكُمُ بِأَرْبَعٍ وَأَنْهَاكُمْ عَنْ أَرْبَعٍ الْإِيمَانَ بِاللهِ شَهَادَة أَنْ لاَ إِلهَ إِلاَّ اللهُ وَإِقَامِ الصَّلاَة وَإِيْتَاء الزَّكَاة وَأَنْ تُؤَيِّوا إِلَى اللهِ خُمُسَ مَا غَنِمْتُمْ وَأَنْهَاكُمْ عَنِ الدُّبَاء وَالْحَنْتُم وَالْنَقَيْنِ وَالْمَرَقِيْ وَالْمَاكُمْ عَنِ الدُّبَاء وَالْحَنْتُم وَالْنَقَيْنِ وَالْمَرَقَ وَأَنْ تُوَلِّقُا إِلَى اللهِ

৩২৪৭. আবু জামরা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি ইবনে আব্বাসকে বলতে তনেছি, একদা আবদুল কায়েস গোত্রের একটি প্রতিনিধিদল রস্পুল্লাহ (স)-এর খেদমতে হাজির হয়ে আরজ করল, হে আল্লাহর রস্প ! আমরা রাবিয়া' গোত্রের লোক। আমাদের আর আপনার মধ্যে কাফের মুদার গোত্র প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে রেখেছে। তাই প্রতিটি মাহে হারাম<sup>৮</sup> ছাড়া (অন্য মাসে) আমরা আপনার নিকট আসতে পারি না। সুতরাং (খুব ভাল হতো) যদি আপনি আমাদেরকে এমন কিছু কাজের নির্দেশ দিতেন যা আমরা আপনার কাছ থেকে জেনে নিতাম এবং আমাদের অন্যান্য লোকের নিকট (যারা এখানে উপস্থিত নেই) পৌছে দিতাম। নবী (স) বললেন, আমি তোমাদেরকে চারটি কাজের আদেশ দিছ্ছি এবং চারটি কাজ থেকে নিষেধ করছি। (আমার চারটি আদেশ হল) আল্লাহর

৮ মাহে হারাম অর্থ সন্থানিত মাস। বছরের চারটি মাসকে তৎকালীন আরবরা অত্যন্ত সন্থানের চোখে দেবত। সে মাসগুলোতে পারস্পরিক যুদ্ধ বিগ্রহকে তারা হারাম মনে করত, মাস চারটি হলো, রজব, জিলকদ, জিলহজ্জ ও মহররম।

প্রতি ঈমান আনা এবং এ সাক্ষ্য দেয়া যে, আল্লাহ ছাড়া আর কোন মাবুদ নেই, নামায কায়েম করা, যাকাত আদায় করা এবং যে গনীমত (জিহাদ লব্ধ মাল) তোমরা লাভ কর তার এক-পঞ্চমাংশ আল্লাহকে দান করা। তুলার আমি তোমাদেরকে দুববা, হাস্তম, নকীর ও মুযাক্ফাত (এ চারটি পানপাত্রের ব্যবহার) থেকে নিষেধ করছি।

لَلْنَبَرِ أَلاَ إِنَّ الْفَتْنَةَ مَا هُنَا يُشْيِرُ إِلَى الْمَشْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَى يَقُولُ وَهِ عَلَى للهِ عَلَى اللهُ عَنْ عَبْدِ اللهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ عَلَى الْمَشْعَانِ ... الْمُنْبَرِ أَلاَ إِنَّ الْفَتْنَةَ مَا هُنَا يُشْيِرُ إِلَى الْمَشْرِقِ مِنْ حَيْثُ يَطْلُعُ قَرَنُ الشَّيْطَانِ ... ७२८৮. আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রস্পুলাহ (স)-কৈ মিম্বারের ওপর দাঁড়িয়ে পূর্বদিকে ইংগিত করে বলতে শুনেছি, সাবধান! ফিতনা ফাসাদের উৎপত্তি ওদিক থেকে হবে এবং ওদিক থেকেই শয়তানের শিং উদিত হবে।

৮-অনুচ্ছেদ ঃ আসলাম, গিফার, মুযাইনা, জুহাইনা ও আশজা গোত্রের বর্ণনা।

٣٢٤٩ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ قُرَيْشُ وَالْأَنْصَارُ وَجُهَيْنَةُ وَأَسلَمُ وَغَفَارُ وَالْأَنْصَارُ وَجُهَيْنَةُ وَأَسلَمُ وَغَفَارُ وَاشْجَعُ مَوَالِي لَيْسَ لَهُمْ مَوَلًى دُوْنَ اللهِ وَرَسُوْلِهِ -

'৩২৪৯. আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী (স) বলেছেন, কুরাইশ, আনসার, জুহাইনা, মুযাইনা, আসলাম, গিফার ও আশজা গোত্র আমার সাহায্যকারী বন্ধু। আল্লাহ ও তাঁর রসূল ছাড়া তাদের আর কোন সাহায্যকারী বন্ধু নেই।

٣٢٥٠ عَنْ نَافِعٍ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ أَخْبَرَنَا أَنَّ رَسُوْلَ اللَّهِ ﷺ قَالَ عَلَى الْمُنبَرِ غَفَارًا اللهِ ﷺ قَالَ عَلَى الْمُنبَرِ غَفَارًا عَلَى اللهُ عَلَى الْمُنبَرِ غَفَارًا عَلَى اللهُ وَعُصَيتَ اللهُ وَرَسُولُهُ ـ

'৩২৫০. নাফে' (রা) থেকে বর্ণিত। আবদুল্লাহ (ইবনে উমর) তাঁকে বলেছেন, একদা রস্পুল্লাহ (স) মিশ্বরের ওপর দাঁড়িয়ে বললেন, গিফার গোত্রকে আল্লাহ ক্ষমা করেছেন এবং আসলাম গোত্রকে আল্লাহ নিরাপদে রেখেছেন। আর 'উসাইয়া গোত্র আল্লাহ ও তাঁর রস্লের নাফরমানী ২০ করেছে।

- ٣٢٥١ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ عَقَالَ أَسْلَمُ سَالَمَهَا اللَّهُ وَعَفَارُ غَفَرَ اللَّهُ لَهَا و ٣٢٥١ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ عَقَالَ أَسْلَمُ سَالَمَهَا اللَّهُ وَعَفَارُ غَفَرَ اللَّهُ لَهَا و ٣٢٥١. هم ٣٤٥. هم حدد الله الله عنه ا

٣٢٥٧ عَنْ أَبِي بَكْرَةَ قَالَ النَّبِيِّ ﷺ أَرَأَيْتُمُ إِنْ كَانَ جُهَيْنَةُ وَمُزَيْنَةُ وَأَسْلَمُ وَغَفَالُ خَيْرًا مِنْ بَنِي عَطْفَانَ وَمِن بَنِي

৯. হাদীসে রোবা ও হচ্ছের উল্লেখ নেই। কেননা এগুলো তখনো ফর্য হয়নি।

১০. উসাইয়া গোত্র বিরে মাউনাতে (কুরআনের জ্ঞানসম্পন্ন) মুসলমানদেরকে হত্যা করেছিল।

عَامِرِ بَنِ صَعَصَعَةً فَقَالَ رَجُــلً خَابُوا وَخَسِرُوا فَقَالَ هُمْ خَيْرٌ مِنْ بَنِي تَميْمٍ وَمِنْ بَنِيْ أَسَدٍ وَمِنْ بَنِي عَبْدِ اللهِ بَنِ غَطْفَانَ وَمِنْ بَنِي عَامِرِ بَنِ صَعْصَعَةً

৩২৫২. আবু বাকরা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (স) বলেন, আচ্ছা বল তো ! জুহাইনা, মুযাইনা, আসলাম ও গিফার গোত্র যদি (আল্লাহর নিকট) বনী তামীম, বনী আসাদ, বনী গাতফান ও বনী আমের গোত্রের চাইতে উত্তম (বিবেচিত) হয় (তবে কেমন হবে)। এক ব্যক্তি বলে উঠল, তবে তো তারা (বনী তামীম, বনী আসাদ প্রভৃতি গোত্র) ক্ষতিগ্রস্ত ও ব্যর্থ হয়েছে। নবী (স) বললেন, তারা (জুহাইনা, মুযাইনা প্রভৃতি গোত্র) বনী তামীম, বনী আসাদ, বনী গাতফান ও বনী আমের গোত্রের চাইতে উত্তম।

৩২৫৩. আবু বাকরা (রা) থেকে বর্ণিত। একদা আকরা ইবনে হাবেস নবী (স)-কে বলদ, হাজীদের জিনিসপত্র অপহরণকারী আসলাম, গিফার, মুযাইনা গোত্রসমূহ এবং আমার ধারণা সে বলেছে জুহাইনা গোত্র (মধ্যবর্তী রাবী ইবনে আবু ইয়াকুবের সন্দেহ) আপনার অনুসারী হয়েছে। (কিন্তু বনী তামীম, বনী আসাদ প্রভৃতি শরীফ গোত্রগুলো তো আপনার অনুসারী হয়িন।) নবী (স) কললেন, আছা, বলতো, আসলাম গিফার, মুযাইনা আমার ধারণা সে বলেছেও জুহাইনা গোত্র যদি (আল্লাহর নিকট) বনী তামীম, বনী আমের, আসাদ ও গাতফান গোত্রের চাইতে উত্তম (বলে বিবেচিত) হয়, তবে তারা (বনী তামীম, বনী আমের প্রভৃতি গোত্র) কি ক্ষতিগ্রস্ত ও ব্যর্থ হয়েছে। সে বলল, হাঁ। নবী (স) বললেন, সেই সন্তার কসম যাঁর হাতে আমার প্রাণ রয়েছে, নিক্মই তারা (গিফার, মুযাইনা প্রভৃতি গোত্র) এদের (বনী তামীম, বনী আমের প্রভৃতি গোত্রের) চাইতে উত্তম। তিন্তুটা নি কিন্তুটা নি কিন্তুটা

৩২৫৪. আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী (স) বলেছেন, আসলাম ও গিফার গোত্র এবং মুযাইনা ও জুহাইনা গোত্রের কিছু অংশ কিংবা বলেছেন, জুহাইনা অথবা মুযাইনা গোত্রের কিছু অংশ (রাবীর সন্দেহ) আল্লাহর নিকট অথবা বলেছেন, কিয়ামতের দিন আসাদ, তামীম, হাওয়াযিন ও গাতফান গোত্র অপেক্ষা উত্তম বিবেচিত হবে।

## ৯-অনুচ্ছেদ ঃ কাহতান গোত্রের বর্ণনা।

٣٢٥٥ - عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﴿ قَالَ لاَ تَقُوْمُ ۖ السِّاعَةُ حَتَّى يَخْرُجَ رَجُلُّ مِنْ قَحْطَانَ يَسُوُقُ النَّاسَ بِعَصَاهُ \_

৩২৫৫. আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (স) বলেছেন, যে পর্যন্ত কাহতান গোত্র থেকে এমন একটি লোকের আবির্ভাব না ঘটবে যে নিজের লাঠি দ্বারা সমগ্র মানব জাতিকে হাঁকাতে থাকবে, সে পর্যন্ত কিয়ামত সংঘটিত হবে না।১১

১০-অনু**ছে**দ ঃ হাঁক-ডাক সম্পর্কে নিষেধাজ্ঞা।<sup>১২</sup>

٣٢٥٦ - عَنْ عَمْرُو بَنُ دَيْنَارِ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرًا يَقُولُ غَزُوْنَا مَعَ النَّبِيِّ ﴿ وَقَدْ ثَابَ مَعَهُ نَاسٌ مِنَ الْمُهَاجِرِيْنَ حَتَّى كَثُرُوا وَكَانَ مِنَ الْمُهَاجِرِيْنَ رَجُلٌ لَعَّابَ فَكَسَعَ انْصَارِيًّ فَغَضِبَ الْأَنْصَارِيِّ غَضَبًا شَدِيدًا حَتَّى تَدَاعَوا وَقَالَ الْأَنصَارِيُ الْمُهَاجِرِيْنَ فَخَرَجَ النَّبِيُ عَنِهَ فَقَالَ مَا بَالُ دَعْوَى يَا لَلْمُهَاجِرِيْنَ فَخَرَجَ النَّبِيُ عَنِهَ فَقَالَ مَا بَالُ دَعْوَى الْمَهَاجِرِيْنَ فَخَرَجَ النَّبِيُ عَنِهَ فَقَالَ مَا بَالُ دَعْوَى أَهْلِ الْجَاهِلِيَّة ثُمَّ قَالَ مَا شَانُهُمْ فَأَخْبِرَ بِكَسْعَة اللهاجِرِيِ الْأَنصَارِيُّ قَالَ فَقَالَ النَّبِي عَنْ أَبِي الْمُهَاجِرِي الْأَنصَارِيُّ قَالَ فَقَالَ النَّبِي عَنْ اللهِ بَنُ أَبِي الْاَنْصَارِيُّ قَالَ فَقَالَ النَّبِي عَنْ اللهِ بَنُ أَبِي الْمُنْ سَلُولٍ أَقَدْ تَدَاعَوا النَّبِي عَنْ اللهِ فَذَا إِلَى الْدَيْنَة لَيُخْرِجَنَّ الْأَعَنُ مُنْهَا الْأَذَلُ فَقَالَ عُمْرُ أَلاَ تَقْتُلُ عَلَى اللهِ فَذَا النَّاسُ اللهِ فَذَا اللهِ فَذَا الْخَبِيثَ لَكُنْ يَقْتُلُ اللّهِ فَذَا اللّهِ فَذَا الْخَبِيثَ لَكُنْ مَنْهَا اللّهِ فَقَالَ النَّبِي اللهِ فَذَا الْخَبِيثَ لَكُونَ يَقْتُلُ اللّهِ فَقَالَ النَّبِي اللهِ فَقَالَ النَّبِي اللهِ فَذَا النَّاسُ انَّا اللهُ فَقَالَ النَّبِي اللهِ فَقَالَ النَّبِي اللهِ فَذَا النَّاسُ انَّا اللهُ فَقَالَ النَّبِي اللهِ فَذَا الْفَاسُ اللهُ فَقَالَ النَّبِي اللهُ فَقَالَ النَّبِي اللهِ فَقَالَ النَّهِ فَقَالَ النَّهِ فَقَالَ النَّهِ اللهُ فَلَا اللهِ فَقَالَ النَّهِ فَقَالَ النَّهِ فَقَالَ النَّهُ اللهُ فَا اللهُ اللهُ فَا اللهُ اللهُ اللهِ فَا اللهُ المُنْ اللّهُ اللهُ ال

৩২৫৬. আমর ইবনে দীনার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি জাবেরকে বলতে শুনেছেন। (জাবের বলেন) একদা আমরা নবী (স)-এর সঙ্গে (মুরাইসি) যুদ্ধে গিয়েছিলাম। মুহাজিরদের মধ্যে থেকে বহু সংখ্যক লোক এ যুদ্ধে সমবেত হয়েছিল। মুহাজিরদের মধ্যে একজন লোক ছিলো অত্যন্ত রসিক। তিনি (রসিকতাচ্ছলে) একজন আনসারকে (কোমরের ওপর) আঘাত করলো এতে ঐ আনসার ভীষণ ক্ষুদ্ধ হলেন। শেষ পর্যন্ত লোকেরা হাক-ডাক শুরু করে দিল। আনসারও হাক-ডাক শুরু করলো, হে আনসারগণ! সাহায্য কর। আর উক্ত মুহাজিরও আওয়াজ দিলো, হে মুহাজিরগণ! সাহায্য কর। এমন সময় নবী (স) বেরিয়ে এলেন এবং বললেন, কি হলো, জাহেলী যুগের লোকদের ন্যায় হাক-ডাক কেন। তারপর বললেন, তাদের (আসল) ব্যাপরটা কি। তখন মুহাজির কর্তৃক আনসারকে

১১. অর্থাৎ মানব জ্ঞাতির ওপর কর্তৃত্ব স্থাপন করবে। সম্ভবত ইমাম মেহদীর পর এ ব্যাপারটি সংঘটিত হবে।

১২. জাহেলী যুগে যুদ্ধ বা সংঘর্ষের সময় প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে সমগোত্রীয় ও সমমনাদের নিকট সাহায়্যের আবেদন জানিয়ে হাক-ভাক দেয়া হত। তবন সমগোত্রীয়রা আবেদনকারী জালিম হলেও তার পক্ষ অবলম্বন করত। ইসলাম এরূপ জঘন্য আচরগের ওপর নিষেধাক্তা আরোপ করেছে এবং ন্যায়ের পক্ষে ও অন্যায়ের বিরুদ্ধে সোচ্চার থাকার আদেশ দিয়েছে।

আঘাত করার কথা তাঁকে জানান হলো। (গুনে) নবী (স) বললেন, জাহেলী যুগের হাঁকডাক পরিত্যাগ কর। কেননা এটাত অত্যন্ত ঘৃণ্য ও ন্যক্কারজনক ব্যাপার। (এ ঘটনা প্রসঙ্গে
তখন মুনাফিক সরদার) আবদুল্লাহ ইবনে উবাই ইবনে সুলুল (নিজ দলীয় লোকদের লক্ষ্য করে) বললো, এরা আমাদের বিরুদ্ধে হাঁক দিচ্ছে। আমরা মদীনা ফিরে গেলে মদীনার সঞ্জান্ত লোকেরা ইতর লোকদেরকে নিশ্চয়ই রেব করে ছাড়বে। (অর্থাৎ আমরা মুহাজিরদের মদীনা থেকে তাড়িয়ে দেব।) অতপর (এ কথা প্রকাশ হয়ে পড়লো) উমর (রা) নবী (স)-কে বললেন, আপনি কি এ পিশাচটিকে অর্থাৎ আবদুল্লাহ ইবনে উবাইকে হত্যা করবেন না ? নবী (স) বললেন, (তাই যদি করি তাহলে) লোকেরা বলবে, সে (মুহাম্মাদ) তার সঙ্গীদেরকে হত্যা করে।

٣٢٥٧- عَنْ مَسْرُوْقِ عَنْ عَبْدِ اللهِ عَنِ النَّبِيِّ وَعَنْ سَفْيَانَ عَنْ زُبَيْدٍ عَنْ إِلْرَاهِيْمَ عَنْ مَسْرُوْقٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ عَنِ النَّبِيِّ عَنْ عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ عَنِ النَّبِيِّ عَنْ عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ عَنِ النَّبِيِّ عَنْ عَنْ صَرَّبَ اللهِ عَنْ النَّبِيِّ عَنْ مَسْرُولُ مَنْ مَسْرَبً وَدَعًا بِدَعْوَى الْجَاهِلِيَّةِ ـ الْخُدُودَ وَشَقَّ الْجُنُوبُ وَدَعًا بِدَعْوَى الْجَاهِلِيَّةِ ـ

৩২৫৭. আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি নবী (স) থেকে বর্ণনা করেছেন। নবী (স) বলেছেন, যে ব্যক্তি (মাতম করার সময়) গালে আঘাত করে ও বুক চাপড়ায় এবং যুদ্ধের সময় জাহেলী যুগের ন্যায় হাক-ডাক দেয় সে আমার দলভুক্ত। (উন্মত) নয়।

১১-অনু**ল্ছেদ ঃ খু**যাআ গোত্রের বর্ণনা ।

٣٢٥٨ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولُ اللهِ قَالَ عَمْرُو ابْنُ لُحَيِّ بْنِ قَمَعَـةَ بْنِ فَمَعَـةَ بْنِ خَنْدفَ أَبُو خُزَاعَةَ ـ

৩২৫৮. আবুঁ হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। রসূলুক্লাহ (স) বলেন, খুযাআ গোত্রের আদি পিতা হলো—আমর ইবনে লুহাই ইবনে কামাআ খিনদীফ আবু খুযাআ।

٣٢٥٩ عَنِ الزَّهْرِيُّ قَالَ سَمَعْتُ سَعِيْدَ بْنَ الْسَيَّبِ قَالَ الْبَحْيْرَةُ الَّتِي يُمْنَعُ دَرُّهَا لِلْطَوَاغِيْتِ وَلاَ يَحْلُبُهَا أَحَدُّمِّنَ النَّاسِ وَالسَّائِبَةُ الَّتِي كَانُواْ يُسَيِّبُوْنَهَا لالهَتِهِمْ فَلاَ يُحْمَلُ عَلَيْهَا شَيءَ قَالَ وَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ قَالَ النَّبِيُّ رَأَيْتُ عَمْرَو بُنَ فَلاَ يُحْمَلُ عَلَيْهَا شَيءَ قَالَ وَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ قَالَ النَّبِيُّ رَأَيْتُ عَمْرَو بُنَ عَمْرَو بُنَ عَمْرٍ بُنِ لُحَيِّ الْخُزَاعِيِّ يَجُرُّ قُصْبَهُ فِي النَّارِ وَكَانَ أَوَّلَ مَنْ سَيَّبَ السَّوَائِبَ ـ عَامِرِ بْنِ لُحَيِّ الْخُزَاعِيِّ يَجُرُّ قُصْبَهُ فِي النَّارِ وَكَانَ أَوَّلَ مَنْ سَيَّبَ السَّوَائِبَ ـ

৩২৫৯, যুহরী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি সাইদ ইবনে মুসাইয়্যাবকে বলতে জনেছি। তিনি বলেছেন, বহীরা ঐ উট্রীকে বলে যার দুধ দেবতার জন্য উৎসর্গীকৃত হয়। কোন লোক ঐ উদ্রীর দুধ দোহন করতে পারতে। না। অতপর তার পিঠে কোন বস্তু বহন করা হতো না। আবু হুরাইরা (রা) বলেন, নবী (স) বলেছেন, আমি খুযাআ গোত্রের আমর ইবনে আমের খুযাইকে দেখেছি জাহানামের আগুনে সে তার (বেরিয়ে আসা) নাড়ি-ভুড়ি

টেনে টেনে ফিরছে। দেবভার উদ্দেশ্যে উদ্ধী ছেড়ে দেয়ার প্রথা সে-ই সর্বপ্রথম চালু করেছিল।

১২-অনুচ্ছেদ ঃ আবু যার-এর ইসলাম গ্রহণ ও বমবম কুপের বর্ণনা। ٣٢٦٠ عَنْ أَبِي جَمْرَةَ قَالَ قَالَ لَنَا إِبْنُ عَبَّاسِ اللَّ أُخِّبِرُكُمُ بِاسْلِمَ اَبِيْ ذَرِّ قَالَ قُلْنَا بَلَى قَالَ قَالَ اَبُـــوْ ذَرِّ كُنْتُ رَجُلاً مــنْ غِ<u>فَـارٍ</u> فَبَلَغَنَا اَنَّ رَجُلاً قَدْ خَرَجَ بِمَكَّةَ يَزْعُمُ أَنَّهُ نَبِيُّ فَقَلْتُ لِآخِي انْطَلق الى هَــذَا الرَّجُــل كُلَّمْهُ وَٱتنى بِخَبْرِهِ فَانْطَلَقَ فَلَقَيَّهُ ثُمَّ رَجَعَ فَقُلْتُ مَا عَنْدَكَ فَقَالَ وَاللَّهِ لَقَـدُ رَأَيْتُ رَجُلاً يَأْمُرُ بِالْخَيْرِ وَيَنْهِى عَنِ الشَرِّ فَقُلْتُ لَهُ لَمْ تَشْفِني مِنَ الْخَبْر فَأَخَذْتُ جَرَابًا وَعَصَا ثُمَّ آقَبَلْتُ إِلَى مَكَّةَ فَجَعَلْتُ لاَ أَعْرِفُهُ وَاكَسرَهُ أَنْ أَسْأَلَ عَنْهُ وَاَشْرَبُ مِنْ مَّاءٍ زَمْزَمُ وَاَكُونُ فِي الْسَجِدِ قَالَ فَمَرَّ بِيْ عَلَيٌّ فَقَالَ كَأَنَّ الرَّجُــلُ غَرِيْبٌ قَالَ قُلْتُ نَعَمْ فَقَالَ فَانْطَلَقُ الِّي الْمَنْزِلِ قَالَ فَانْطَلَقْتُ مَعَـهُ لاَ يَسْأَلُنِيْ عَنْ شَيرٌ وَلاَ أُخْبِسِرُهُ فَلَمَّا أَصْبَحْتُ غَدَوْتُ إِلَى الْمُسْجِدِ الْأَسْأَلَ عَنْهُ وَلَيْسَ آحَد يُخْبِرُني عَنْهُ بِشَي قَالَ فَمِرٌّ بِي عَلِيٌّ فَقَالَ آمَا نَالَ لِلرَّجُل يَعْرَفُ مَنْزَلَهُ بَعْدُ قَالَ قُلْتُ لاَ قَالَ فَانْطَلَقْ مَعِي قَالَ فَقَالَ مَا أَمْرُكَ وَمَا أَقْدَمَكَ هٰذِهِ ٱلْبَلَدَةِ قَالَ قُلْتُ لَهُ إِنْ كُتَمْتَ عَلَىٌّ آخْبَرْتُكَ قَالَ فَانَّى آفْعَلُ قَالَ قُلْتُ لَـهُ بِلَغَنَا اَنَّهُ قَدْ خَرَجَ هِلْهُنَا رَجُلُّ يَزْعُمُ اَنَّهُ نَبِيٌّ فَٱرْسَلْتُ اَخِي لِيُكَلِّمَهُ فَرَجَعَ وَلَمْ يَشْفني مِنَ الْخَبْرِ فَارَدْتُ أَنْ الْقَاهُ فَقَالَ لَهُ آمَا انَّكَ قَدْ رَشَدْتَ هَذَا وَجْهِيْ إِلَيْهِ فَٱتَّبِعْنِي أَنْخُلُ حَيْثُ آنْخُلُ فَانِي إِنْ رَأَيْتَ آحَدًا آخَافُهُ عَلَيْكَ قُمْتُ الِّي الْخَائِطِ كَانِّي ٱصَّلِحُ نَعْلَى وَآمُضِ اَنْتَ فَمَضْى وَمَضَيْتُ مَعَهُ حَتَّى دَخَلَ وَدَخَلْتُ مَعَهُ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقُلْتُ لَهُ أَعْرِضْ عَلَيٌّ الْاسْلاَمَ فَعَرْضَهُ فَٱسْلَمْتُ مَكَانِي فَقَالَ لَيْ يَا آبًا ذَرِّ أَكْتُمْ هٰذَا ٱلْأَمْسِرَ وَارْجِعِ اللَّي بُلُدكَ فَاذَا بِلَغَكَ ظُهُورُنًا فَاتَّقبل فَقُلْتُ وَالَّذِي بَعَتُكَ بِالحَقِّ لَاصْـــرُخَنَّ بِهَا بَيْنَ اَظْهُرهُمْ فَجَاءَ الِّي ٱلْمَسْجِدِ وَقُرَيْشٌ فِيْهِ فَقَالَ يَا مَعْشَرَ قُرَيْشٍ إِنِّـى ٱشْهَدُ أَنْ لاَّ اللهَ الاَّ اللُّهُ وَاَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبُدُهُ وَرَسُولُهُ فَقَالُوا قُوْمُــوا اللَّى هـــذَا الصَّابِي ব-৩/৫৭---

فَقَامُوْا فَضُرُبْتُ لِاَمُوْتَ فَآذَرَكَنِي الْعَبَّاسُ فَآكَبُّ عَلَىَّ ثُمَّ اَقْبَلَ عَلَيْهِمْ فَقَالَ وَيلَكُمْ اَتَقْتُلُوْنَ رَجُلًا مِنْ غِفَارٍ وَمَتْجُرُكُمْ مَمَرُّكُمْ عَلَى غِفَارٍ فَاقَلَعُوا عَنِي فَلَمَّا اَنْ اَصْبَحْتُ الْغَدَ رَجَعْتُ فَقُلْتُ مِثْلَ مَا قُلْتُ بِالْاَمْسِ فَقَالُوْ قُومُوا اللَّي فَلَمَّا اللَّهِ المَسَّانِي فَصننِعَ بِي مِثْلُ مَا صننِعَ بِالْاَمْسِ فَآذُركَنِي الْعَبَّاسُ فَآكُنَ هَذَا الصَّابِي فَصننِعَ بِي مِثْلُ مَا صننِعَ بِالْاَمْسِ فَآذُركَنِي الْعَبَّاسُ فَآكُنَ عَلَى وَقَالَ مِثْلُ مَا اللهِ إِلْاَمْسِ قَالَ فَكَانَ هَذَا آوَلُ السَّلَامِ الْبِي ذَرٌ رَحِمَةُ اللهِ –

৩২৬০. আবু জামরা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, (একদিন) ইবনে আব্বাস আমাদেরকে বললেন, আমি কি তোমাদেরকে আবু যার-এর ইসলাম গ্রহণ সম্পর্কে অবহিত করব। আমরা বললাম, নিশ্চয়ই (অবহিত করবেন)। তিনি বললেন, (তবে আবু যার-এর ভাষায় শোনঃ) আবু যার বলেন, আমি ছিলাম গিফার গোত্রের অন্তর্ভুক্ত (এবং তাদের মাঝেই বসবাস করতাম)। আমাদের নিকট খবর পৌছলো, সম্প্রতি মক্কায় এক ব্যক্তির আবির্ভাব ঘটেছে যিনি নিজেকে নবী বলে দাবী করছেন। তখন আমি আমার ভাইকে বললাম, তুমি ঐ লোকটির নিকট যাও। তার সাথে আলাপ কর এবং তার (বিস্তারিত) খবর জেনে নিয়ে আমার নিকট এস। সে রওনা হল এবং (সেখানে গিয়ে) তার সাথে সাক্ষাত করল। তারপর সে ফিরে এলে আমি তাকে বললাম, কি খবর নিয়ে এলে। সে বলল, আল্লাহর কসম! আমি এমন একজন লোককে দেখেছি, যিনি সৎ কাজের আদেশ করেন এবং মন্দ কাজ থেকে নিমেধ করেন। আমি তাকে বললাম, তোমার এতটুকু খবরে আমি পরিতৃপ্ত হতে পারলাম না।

তারপর আমি এক থলে খাবার ও একটি লাঠি সাথে নিয়ে (শ্বরং) মক্কা অভিমুখে যাত্রা করলাম। (মক্কা পৌছে আমার অবস্থা হল এই যে,) যেহেতু আমি তাকে চিনতাম না এবং (নির্যাতনের ভয়ে) কাউকে তার সম্পর্কে জিজ্ঞেস করাও সমীচীন মনে করলাম না। তাই আমি যমযমের পানি পান করতে এবং মসজিদুল হারামে অবস্থান করতে লাগলাম। একদিন (সন্ধ্যাবেলা) আলী আমার নিকট দিয়ে যাবার সময় (আমার দিকে ইঙ্গিত করে) বললেন, মনে হচ্ছে লোকটি বিদেশী। আমি বললাম, হাঁ। তিনি বললেন, তবে আমার বাড়ি চল। আমি তার সাথে চললাম। (পথিমধ্যে তিনিও আমাকে কোন কথা জিজ্ঞেস করলেন না এবং আমিও তাকে কিছু জানালাম না।) রাতটা তার বাড়িতেই কাটালাম। ভোর হলে ঐ লোকটি সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করার উদ্দেশ্যে আমি আবার মসজিদুল হারামে গিয়ে উপস্থিত হলাম। কিন্তু তার সম্পর্কে কেউ আমাকে কোন কথাই জানাল না।

তারপর আলী (রা) আবার আমার নিকট দিয়ে যাবার সময় বললেন, লোকটির নিজের বাসস্থান ঠিক করার সময় কি এখনো হয়নি ? (অর্থাৎ লোকটি কি থাকার মত কোন জায়গা এখনো খুঁজে পায়নি ?) আমি বললাম, না। তিনি বললেন, আমার সাথে চল। তারপর তিনি বললেন, তোমার ব্যাপারটা কি ? এ শহরে কেন এসেছ ? আমি তাকে বললাম, কথাটা যদি আপনি গোপন রাখেন তবে আপনাকে জানাতে পারি। তিনি বললেন, আমি নিক্য়ই গোপন রাখব। আমি তাকে বললাম, আমাদের নিকট খবর পৌছেছে যে, সম্প্রতি এখানে এমন একজন লোকের আবির্ভাব ঘটেছে যিনি নিজেকে নবী বলে দাবী

করেন। আমি তাঁর সাথে আলাপ করার জন্য (এবং বিস্তারিত তথ্য জানার জন্য) আমার ভাইকে পাঠালাম। সে (এখান থেকে) ফিরে গিয়ে যে সংবাদ দিল তাতে আমি সন্তুষ্ট হতে পারলাম না। তাই আমি নিজে তাঁর সাথে সাক্ষাত করতে মনস্থ করলাম। (আর এ জন্যই এখানে আমার আগমন।) তখন আলী বললেন, তুমি সঠিক পথেই চালিত হয়েছ। আমার মুখ তাঁরই দিকে (অর্থাৎ তোমার উদ্দেশ্য সফল হবার পথে। কেননা তোমার গন্তব্য যেখানে আমার গন্তব্যও সেখানে।) কাজেই তুমি আমার অনুসরণ কর। আমি যেখানে প্রবেশ করব তুমিও সেখানে প্রবেশ করবে। আর (পথিমধ্যে) তোমার জন্য ক্ষতিকর এমন কোন ব্যক্তিকে যদি আমি দেখি তবে আমি আমার জুতা ঠিক করার ভান করে (রাস্তার পাশের) প্রাচীরের ধারে গিয়ে দাঁড়াব। তুমি কিন্তু চলতেই থাকবে। (যাতে লোকটি বুঝতে না পারে তুমি আমার সঙ্গী।)

তারপর তিনি পথ চলতে শুরু করলেন এবং আমিও তার সাথে চললাম। অবশেষে তিনি নবী (স)-এর নিকট উপ্ত্তি হলেন এবং আমিও তার সাথে সেখানে পৌছলাম। আমি নবী (স)-কে বললাম, আমার সামনে ইসলাম পেশ করুন। তিনি আমার সামনে ইসলাম পেশ করলেন। আমি তৎক্ষণাৎ সেখানেই ইসলাম গ্রহণ করলাম। তিনি আমাকে বললেন, হে আবু যার তোমার ইসলাম গ্রহণের ব্যাপারটা আপাতত গোপন রাখ এবং স্বদেশে ফিরে যাও। তারপর আমাদের বিজয় ও প্রভাব প্রতিপত্তির খবর যখন পাবে, তখন এসো। আমি বললাম, সেই সন্তার কসম! যিনি আপনাকে সত্যের বাহকরপে পাঠিয়েছেন, তাওহীদের এ মর্মবাণী নিক্রই আমি লোক সমক্ষে উচ্চস্বরে ঘোষণা করবো। ইবনে আক্রাস বলেন, এই বলে আবু যার মসজিদুল হারামে এলেন। কুরাইশরাও সেখানে উপস্থিত ছিল। তিনি বললেন, হে কুরাইশ দল! আমি নিক্তিভাবে সাক্ষ্য দিচ্ছি, আল্লাহ ছাড়া কোন মাবুদ নেই এবং আমি এও সাক্ষ্য দিচ্ছি, মুহাম্মাদ (স) আল্লাহর বান্দা ও তাঁর রসূল।

আবু যার (রা) বলেন, অতপর কুরাইশ বংশের লোকেরা বলে উঠল, এই ধর্মত্যাগী লোকটির দিকে অগ্রসর হও (পাকড়াও কর)। তারা (আমার দিকে) এগিয়ে এলো এবং আমাকে এমনভাবে প্রহার করা হলো যাতে আমি মারা যাই। তখন আব্বাস আমার নিকট এসে পৌছুলেন এবং আমাকে ঘিরে রাখলেন। (প্রহার বন্ধ হল) তারপর তিনি কুরাইশদেরকে লক্ষ্য করে বললেন, তোমাদের বিপদ অনিবার্য। যে গিফার গোত্রের নিকট দিয়ে তোমাদের ব্যবসায়ের কাফেলা চলে ও তোমাদের যাতায়াত, সেই গিফার গোত্রের একটি লোককে তোমরা হত্যা করতে যাচ্ছ। (এ কথা শুনে) তারা আমার কাছ থেকে সরে পড়লো।

পরদিন ভোরবেলা আমি (পুনরায়) কাবা ঘরে গিয়ে উপস্থিত হলাম এবং পূর্বের দিন যা বলেছিলাম (আজও) তাই বললাম। তখন কুরাইশরা বললো, এই ধর্মত্যাগী লোকটির দিকে অগ্রসর হও। ফলে পূর্বদিন আমার সাথে যেরূপ আচরণ করা হয়েছিল (আজও) সেরূপ আচরণই করা হল। এই দিনও আব্বাস আমার নিকট এসে আমাকে ঘিরে রাখলেন। এবং (কুরাইশদেরকে লক্ষ করে) পূর্বদিনের অনুরূপ বক্তব্য রাখলেন।

ইবনে আব্বাস বলেন, এটাই ছিল আবু যার-এর ইসলাম গ্রহণের প্রথম অবস্থা।

১৩-অনুচ্ছেদ ঃ যমযমের কাহিনী ও আরবদের মূর্খতা।

٣٢٦١ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ إِذَا سَرَّكَ أَنْ تَعلَمَ جَهْلَ الْعَرَبِ فَاقْرَأُ مَا فَـوْقً الثَّلَاثِيْنَ وَمَائَةٍ فِي سُوْرَةً الْأَنْعَامِ: قَدْ خَسِرَ الَّذِيْنَ قَتَلُوا أَوْلاَدَهُمُ سَنَعَهَا بِغَيْرِ عَلْمِ إِلَى قَولِهِ قَدْ ضَلُوا وَمَا كَانُوا مُهْتَدِيْنَ \_

৩২৬১. ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, যদি তুমি আরবদের মূর্বতা সম্পর্কে জানতে চাও তবে সূরা আনআমের একশ ত্রিশ আয়াতের ওপরের অংশটুকু পাঠ কর। (যেখানে বলা হয়েছে) "নিক্য়ই তারা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে যারা অজ্ঞতাবশত নির্বোধের মত তাদের (কন্যা) সম্ভানদেরকে (দারিদ্রের ভয়ে) হত্যা করেছে এবং যারা আল্লাহর প্রতি ভ্রান্ত ধারণা বশত আল্লাহ প্রদন্ত (বৈধ) বস্তুকে অবৈধ করেছে, নিক্য়ই তারা বিপথগামী হয়েছে এবং সুপথগামী হয়নি।"

১৪-অনুচ্ছেদ : ইসলাম ও জাহেলী বুগের পূর্ব পুরুষদের সাথে নিজেকে সম্পর্কিত করা।

٣٢٦٢ عَنِ ابْنِ عُمَرَ وَأَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ إِنَّ الْكَرِيْمَ ابْنَ الْكَرِيْمِ ابْنِ اللَّهِ وَقَالَ الْكَرِيْمِ ابْنِ الْسَحْقَ بْنِ إِبْرَاهِيْمَ خَلِيْلِ اللَّهِ وَقَالَ الْمَرَيْمِ ابْنِ اللَّهِ وَقَالَ الْمَرَاءُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَا إِبْنُ عَبْدِ الْمُطَلِّبِ ـ

৩২৬২. ইবনে উমর ও আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (স) বলেছেন, ইউসুফ (আ) ছিলেন একজন সঞ্জান্ত ব্যক্তি এবং সঞ্জান্ত বংশের সন্তান। (কেননা) তিনি হলেন ইয়াকুব (আ)-এর পুত্র আর ইয়াকুব (আ) ইসহাক (আ)-এর পুত্র এবং ইসহাক (আ) ইবরাহীম খলীলুল্লাহর পুত্র।

বারা' (রা) বলেন, নবী (স) বলেছেন, আমি আবদুল মুন্তালিবের সম্ভান।<sup>১৩</sup>

٣٢٦٣ عَنِ ابْنُ عَبَّاسٍ قَالَ لَمَّا نَزَلَتْ وَأَنْذِرْ عَشْيُرَتَكَ الْأَقْرَبِيْنَ جَعَلَ النَّبِيُّ النَّبِيُّ عَدِيِّ بِبُطُوْنِ قُرَيْشِ ـ عَنْ بَنِيْ فِهْرٍ يَا بَنِيْ عَدِيِّ بِبُطُوْنِ قُرَيْشِ ـ

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ لَمَّا نَزَلَتُ: وَأَنْذِرَ عَشْيُرَتَكَ الْأَقْرَبِيْنَ جَعَلَ النَّبِيُّ يَدْعُوهُمُ قَبَائِلَ قَبَائِلَ ـ

৩২৬৩. ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, যখন وانذر عشيرتك الا غربين (আপনার নিকটাত্মীয়দেরকে সতর্ক করুন) এ আয়াত অবতীর্ণ হয়, তখন নবী (স) কুরাইশদের বিভিন্ন গোত্রের নাম ধরে ধরে এভাবে আহবান করেন, হে বনী ফিহর ! হে বনী আদী! ইত্যাদি।

১৩. নিজের পূর্বপুরুষদের নাম উচ্চারণ করে যদি গর্ব ও অহংকার প্রকাশ করা হয়, তবে তা দোষণীয় কিন্তু আত্মপরিচয় প্রদানের জন্য পূর্বপুরুষদের নাম উচ্চারণে কোন দোষ নেই।

ইবনে আব্বাস (রা) বলেন যখন وانذر عشيرتك الا قربين এ আয়াত অবতীর্ণ হয়, তখন নবী (স) কুরাইশদের বিভিন্ন গোত্রকে ভিন্নভাবে আহবান জানান।

٣٢٦٤ عَنْ أَنِيْ هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيِّ عَنْ اللهِ عَبْدِ مَنَافِ إِشْتَرُوْا أَنْفُسَكُمْ مِنَ اللهِ يَا أُمَّ الزُّبُيْرِ بُنِ الْعَوَّامِ عَمَّةَ اللهِ يَا بَنِيْ عَبْدِ الْمُطَّبِ إِشْتَرُوا أَنْفُسَكُمْ مِنَ اللهِ يَا أُمَّ الزُّبُيْرِ بُنِ الْعَوَّامِ عَمَّةً رَسُولِ اللهِ عَنَ اللهِ لاَ أَمْلِكُ لَكُمَا مِنَ اللهِ شَيْئًا سَلَانِيْ مَنْ مَالَيْ مَا شَبْتُمًا \_

৩২৬৪. আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। (উপরোক্ত আয়াতের প্রেক্ষিতে পরবর্তীকালে) নবী (স) বলেন, হে বনী আবদে মানাফ! তোমরা (নেক আমল ঘারা) নিজেদেরকে আল্লাহর (আযাব) থেকে রক্ষা কর। হে বনী আবদূল মুন্তালিব! তোমরা নিজেদেরকে আল্লাহর (আযাব) থেকে রক্ষা কর। হে উম্মে যুবাইর—রসূলুল্লাহর ফুফু! হে ফাতিমা বিনতে মুহাম্মাদ! তোমরা উভয়ে নিজেদেরকে আল্লাহর (আযাব) থেকে রক্ষা কর। তোমাদেরকে আল্লাহর (আযাব) থেকে রক্ষা করার বিন্দুমাত্র ইখতিয়ার আমার নেই। অবশ্য আমার ধন-সম্পদ থেকে তোমরা যে পরিমাণ ইচ্ছা নিয়ে নিতে পার। (অর্থাৎ আমার সম্পূর্ণ ধন-সম্পদও আমি তোমাদেরকে দিয়ে দিতে পারি। কেননা, এটা আমার ইখতিয়ারাধীন। কিন্তু মহা প্রভুর সামনে আমার কোন ইখতিয়ার নেই।)

১৫-অনুচ্ছেদ ঃ কোন গোচীর ভাগ্নে সে গোচীর অন্তর্ভুক্ত।

النّبِيُّ الْاَنْصَارَ خَاصَّةُ فَقَالَ هَلَ فَيكُمُ اَحَدُ النّبِيُّ الْاَنْصَارَ خَاصَّةُ فَقَالَ هَلَ فَيكُمُ اَحَدُ مِنْ غَيْرِكُمْ قَالُوا لا الاَّالِيَّ الْفَالَ النّبِيُّ ﷺ ابْنُ أُخْتِ الْقَوْمُ مِنْهُمْ مَنْهُمْ مَنْهُمْ مَنْهُمْ الْحَدُ عَيْرِكُمْ قَالُوا لا الاَّالِيَّ الْفَقَالَ النّبِيُّ ﷺ ابْنُ أُخْتِ الْقَوْمُ مِنْهُمْ مَنْهُمْ مَنْ مَنْهُمْ مَنْهُمْ مَنْهُمْ مُنْهُمْ مَنْهُمْ مَنْهُمْ مُنْهُمْ مُنْهُمْ مَنْهُمْ مَنْهُمْ مَنْهُمْ مُنْهُمْ مَنْهُمْ مَنْهُمْ مَنْهُمْ مَنْ مُنْهُمْ مَنْ مُنْهُمْ مُنْهُمْ مُنْ مُنْ مُنْ مُنْ مُنْهُمْ مُنْ مُنْهُمْ مُنْ مُنْهُمْ مَنْهُمْ مُنْ مُنْهُمْ مُنْهُمْ مُنْهُمْ مُنْهُمْ مُنْهُمْ مُنْهُمْ مَنْهُمْ مُنْهُمْ مُنْهُمُ مُنْهُمْ مُنْهُمْ مُنْهُمْ مُنْهُمْ مُنْهُمْ مُن

১৬-অনুচ্ছেদ ঃ আবিসিনীয়দের বর্ণনা, 'হে বনী আরফাদা' বলে নবী (স)-এর সম্বোধন।

٣٢٦٦ عَــنَ عَائِشَةَ أَنَّ أَبَا بَكَرِ دَخَلَ عَلَيْهَا وَعِنْدَهَا جَارِيَتَانِ فِي أَيَّامٍ مِنِّي (تُعَنِّيَانِ) تُدَفِّقَانِ وَتَضْرِبَانِ وَالنَّبِيُّ ﷺ مُتَغَشِّ بِثُوبِهِ فَانْتَهَرَهُمَا أَبُو بَكْرٍ فَكَشَفَ (تُغَنِّيَانِ) تُدَفِّقَانِ وَتَضْرِبَانِ وَالنَّبِيُّ ﷺ مُتَغَشِّ بِثُوبِهِ فَانْتَهَرَهُمَا أَبُو بَكُرٍ فَانِّهَا أَيَّامُ عَيْدٍ وَتَلْكَ الْأَيَّامُ اَيَّامُ النَّبِيُّ ﷺ عَنْ وَجُهِم فَقَالَ دَعْهُمَا يَا أَبَا بَكُرٍ فَانِّهَا أَيَّامُ عَيْدٍ وَتَلْكَ الْأَيَّامُ اَيَّامُ مِنِّي وَهُلُمْ مِنْ وَقَالَتُ عَائَشَةَ رَأَيْتُ النَّبِيُّ ﷺ يَسْتُرُنِي وَأَنَا أَنْظُرُ إِلَى الْحَبَشَــةِ وَهُلُمْ مِنْ وَقَالَتُ عَائَشَةَ رَأَيْتُ النَّبِيُّ ﷺ يَسْتُرُنِي وَأَنَا أَنْظُرُ إِلَى الْحَبَشَــةِ وَهُلُمْ

يَلْعَبُ ــوْنَ فِي الْلَسْجِدِ فَزَجَرَهُمْ (عَمَرُ) فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ دَعْهُمْ أَمْنًا بَنِي أَرْفِدَةَ يَعْنِي مِنَ الْأَمْنِ ـ

৩২৬৬. আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। একদা মিনা দিব স (ঈদের দিন) দু'টি মেয়ে তাঁর নিকট দফ (তবলা জাতীয় হালকা বাদ্যযন্ত্র বিশেষ) বাজিয়ে নেচে নেচে (যুদ্ধের বিজয় গাথা) গাইছিল। এমন সময় আবু বকর সেখানে প্রবেশ করলেন। নবী (স) তখন চাদর মুড়ি দিয়ে (গুয়ে) ছিলেন। আবু বকর মেয়ে দু'টিকে ধমক দিলেন। নবী (স) তখন (চাদরের ভেতর থেকে মুখ) বের করলেন এবং বললেন, হে আবু বকর! তাদেরকে গাইতে দাও। কেননা, এটা ঈদের (উৎসবের) দিন, এটা মিনা দিবস।

আরেশা আরো বলেন, আমি নবী (স)-কে দেখেছি, তিনি আমাকে আড়াল করে রেখেছিলেন আর আমি (তাঁর পেছন থেকে) আবিসিনীয়দের দেখছিলাম—যখন তারা মসজিদের মধ্যে (অন্ত্র নিয়ে) খেলা ১৪ করছিল। (হঠাৎ) উমর এসে তাদেরকে ধমক দিলেন। নবী (স) বললেন, তাদেরকে (খেলা) করতে দাও। (তারপর তাদেরকে লক্ষ্য করে বললেন) হে বনী আরফাদা! তোমরা নিশ্চিন্তে খেলতে থাক।

ইমাম বুখারী বলেন, এখানে امن শব্দটি امن শব্দ থেকে উদগত امان শব্দ থেকে নয়, যার অর্থ জান মালের নিরাপত্তা।

১৭-অनुष्ट्प ३ निष्कत वर्त्तनत निका खश्रमक करा।

٣٢٦٧ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ اِسْتَأَذَنَ حَسَّانُ النَّبِيِّ فِي هِجَاءِ الْمُشْرِكِيْنَ قَالَ كَيْفَ بِنَسَبِي فَقَالَ حَسَّانُ لاَ سَلَّنَّكَ مِنْهُم كَمَا تُسَلِّ الشَّعْرَةُ مِنَ الْعَجِيْنِ ـ وَعَنْ أَبِيْهِ قَالَ ذَهَبْتُ أَسُبُّ حَسَّانَ عِنْدَ عَائِشَةَ فَقَالَتْ لاَ تَسُبُّهُ فَإِنَّهُ كَانَ يُنَافِحُ عَنْ النَّبِيِّ فَا لَنَّهُ كَانَ يُنَافِحُ عَنْ النَّبِيُّ فَا لَنَّ مُنَافِحُ عَنْ النَّبِيُّ فَا إِنَّهُ كَانَ يُنَافِحُ عَنْ النَّبِيِّ فَا اللَّهِيِّ فَا إِنَّهُ كَانَ يُنَافِحُ عَنْ النَّبِيِّ فَا اللَّهِيِّ فَا إِنَّهُ كَانَ يُنَافِحُ عَنْ النَّبِيُّ فَيْنَ الْمَالُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ عَنْ النَّهِيُّ فَا إِنَّهُ كَانَ يُنَافِحُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ

৩২৬৭. আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, হাসসান ইবনে সাবিত (কবিতার মাধ্যমে) মুশরিকদের নিন্দা প্রচার করার জন্য নবী (স)-এর নিকট অনুমতি চাইলে তিনি বলেন, আমার বংশকে কি করবে ? হাসসান বলল, আটার খামীর থেকে চুলকে যেভাবে টেনে বের করা হয় সেভাবে আমি আপনাকে তাদের থেকে আলাদা করে নেব।

আবু হিশাম (উরওয়া) বলেন, আমি আয়েশা-এর সামনে হাসসানকে ভর্ৎসনা করতে লাগলাম। তিনি বললেন, তাকে ভর্ৎসনা করো না। কেননা সে রস্লুল্লাহ (স)-এর পক্ষ থেকে (কবিতার মাধ্যমে) দুশমনদেরকে প্রতিহত করছে।

১৮-অনুচ্ছেদ ঃ রস্পুল্লাহ (স)-এর নামসমূহ সম্পর্কে বর্ণনা এবং আল্লাহ তাআলার বাণী ঃ

১৪, যুদ্ধক্ষেত্রে অন্ত্র চালনার অনুশীলন।

مَا كَانَ مُحَمَّدً اَبَا اَحَد مِّنْ رِّجَالِكُمْ وَلَكِنْ رَّسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ وَقَوْلُهُ مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللهِ وَالَّذِيْنَ مَعَهُ أَشْدِاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ وَقَوْلِهِ يَأْتَى مِنْ بَعْدِى اسْمُهُ أَحْمَدُ -

আল্লাহ বলেন ঃ "মুহামাদ তোমাদের কোন পুরুষের পিছা নন। তিনি হলেন আল্লাহর রসৃল ও শেষ নবী। তিনি (অন্যত্র) আরো বলেন, আল্লাহর রসৃল মুহামাদ ও তার সাধীরা (মুমিনরা) কাফিরদের প্রতি অত্যন্ত কঠোর (আর) পরস্পরের প্রতি অত্যন্ত সদয়। আল্লাহ আরো বলেন ঃ ঈসা (আ) বলেছেন, আমার পর একজন নবীর আগমন ঘটবে যার নাম হবে আহমদ।

٣٢٦٨ عَنْ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﴿ لَي خَمْسَةُ أَسْمَاءٍ أَنَا مُحَمَّدُ وَأَنَا الْحَاشِرُ الَّـذِي يَمْحُوْ اللهُ بِي الْكُفْرَ وَأَنَا الْحَاشِرُ الَّـذِي يَحْشُرُ النَّاسُ عَلَى قَدَمِي وَأَنَا الْعَاقِبُ \_

৩২৬৮. জুবাইর ইবনে মুত্রিম (রা) তার পিতা থেকে বর্ণনা করেছেন। রস্লুল্লাহ (স) বলেন, আমার পাঁচটি নাম রয়েছে। আমি মুহাম্মাদ ও আহমদ। আমি আল মাহী (নিচ্ছিক্তনারী), আমার দ্বারা আল্লাহ কুফরকে নিচ্ছিক্ত করেন। আমি আল হাশির (সমবেতকারী, কিয়ামতের দিন) আমার পশ্চাতে মানব জাতিকে সমবেত করা হবে। এবং আমি আল আকিব (শেষ আগমনকারী, আমার পর আর কোন নবী আসবে না।)

٣٢٦٩ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ أَلاَ تَعْجَبُونَ كَيْفَ يَصْرِفُ اللهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً قَالَ قَالَ مَالَ رَسُولُ اللهِ اللهِ عَنِي شَتَمَ قُرَيْشٍ وَلَعْنَهُمْ يَشْتَمُونَ مُذَمَّمًا وَيَلْعَنُونَ مُذَمَّمًا وَأَنَا مُحَمَّدُ عَنْ عَنْ اللهِ عَنْيِ شَتْمَ قُرَيْشٍ وَلَعْنَهُمْ يَشْتَمُونَ مُذَمَّمًا وَيَلْعَنُونَ مُذَمَّمًا وَأَنَا مُحَمَّدُ عَنْ اللهِ اللهِ عَنْي شَتَمَ قُرَيْشٍ وَلَعْنَهُمْ يَشْتَمُونَ مُذَمَّمًا وَيَلْعَنُونَ مُذَمَّمًا وَأَنَا مُحَمَّدُ عَنْ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ ال

৩২৬৯. আবু ছরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা রস্পুল্লাহ (স) (সাহাবীদেরকে) বললেন, দেখ, কি আজব ব্যাপার ! আল্লাহ কি (চমৎকার) ভাবে কুরাইশদের গাল-মন্দ ও অভিসম্পাতকে আমার ওপর থেকে সরিয়ে দিচ্ছেন। তারা "মুযাম্মামকে<sup>১৫</sup> (নিন্দিতকে) গাল-মন্দ করে, তারা মুযাম্মামকে অভিসম্পাত দেয়, কিন্তু আমি তো মুহাম্মাদ (প্রশংসিত)। (আমি মুযাম্মাম নই)। সুতরাং কুরাইশদের গাল-মন্দ আমার ওপর পতিত হয় না।

১৯-অনুচ্ছেদ ঃ সকল নবীদের শেষ নবী।

ِ.٣٢٧ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ مِنَّلِيْ وَمَثَّلُ الْأَنْبِيَاءِ كَرَجُلٍ بَنَىٰ دَارًا فَأَكُملَهَا وَأَحْسَنَهَا إِلاَّ مَوْضِعَ لَبِنَةٍ فَجَعَلَ النَّاسُ يَدْخُلُونَهَا وَيَتَّعَجَّبُونَ وَيَقُوْلُونَ لَوْ لاَ مَوْضِعُ اللَّبنَة ـ

১৫. কাফের কুরাইশরা মুহাম্মাদ (স)-কে ঠাট্টা করে 'মুযাম্মাম' বলে গাল-মন্দ করতো। মুযাম্মাম শক্ষের অর্থ নিন্দিত।

৩২৭০. জাবের ইবনে আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী (স) বলেছেন, আমার ও (অন্যান্য) নবীদের উপমা হচ্ছে এরপ যেমন একজন লোক একটি ঘর নির্মাণ করতে গিয়ে একটি ইটের স্থান খালি রেখে ঘরটিকে সম্পূর্ণ করে ফেললো এবং সুন্দর করে তুলল। অতপর লোকেরা ঐ ঘরে প্রবেশ করতে লাগল আর বিশ্বয়ের সাথে বলতে লাগল, ঐ ইটটির স্থানটি যদি খালি না থাকতো (ঐ ইটটির জায়গাপূর্ণ করে ঘরটিকে সর্বাংগ সুন্দরকারী হচ্ছেন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিজে)।

٣٢٧١ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً أَنَّ رَسُولَ اللهِ قَالَ إِنَّ مَثَلِيْ وَمَثَلَ الْأَنبِيَاءِ مِنْ قَالَ إِنَّ مَثَلِيْ وَمَثَلَ الْأَنبِيَاءِ مِنْ قَالَي كَمَثَلِ رَجُلٍ بَنِى بَيْتًا فَأَحْسَنَهُ وَأَجْمَلَهُ إِلاَّ مَوْضَعَ لَبِنَةٍ مِنْ زَاوِيَةٍ فَجَعَلَ النَّاسُ يَطُوفُونَ بِهِ وَيَعْجَبُونَ لَهُ وَيَقُولُونَ هَلاَّ وُضِعَتْ هَذِهِ اللَّبِنَةُ قَالَ فَأَنَّا اللَّبِنَةُ وَأَنَا خَاتِمُ النَّبِيَيْنَ .

৩২৭১. আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। রস্লুল্লাহ (স) বলেন, আমার ও আমার পূর্ববর্তী নবীদের উপমা এরূপ, যেমন এক ব্যক্তি একটি সুন্দর ও সুরম্য গৃহ নির্মাণ করলো কিন্তু এক কোণে একটি ইটের স্থান খালি রয়ে গেল। অতপর লোকেরা গৃহটিকে (চারপাশে) ঘুরে ফিরে দেখতে লাগলো আর বিশ্বিত হয়ে বলতে লাগলো, ঐ ইটটি কেন লাগানো হয়নি ? রস্লুল্লাহ (স) বলেন, আমিই সেই ইট এবং আমি শেষ নবী।

২০-অনুচ্ছেদ ঃ নবী (স)-এর ওফাত।

٣٢٧٢ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيُّ ﴿ تُوفِي وَهُوَ إِبْنُ ثَلاَثٍ وَسَتِّيْنَ وَقَالَ إِبْنُ شَبِهَابٍ وَأَخْبَرَنَى سَعَيْدُ بَنُ الْلُسَيَّبِ مِثْلَهُ -

৩২৭২.আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (স)-এর যখন ওফাত হয় তখন তার বয়স ছিল তেষটি বছর। ইবনে শিহাব বঙ্গেন, সাইদ ইবনে মুসাইয়্যেবও আমার নিকট অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

২১-অনুচ্ছেদ ঃ নবী (স)-এর কুনিয়াত (উপনাম) প্রসঙ্গ।

٣٢٧٣ عَنْ أَنْسِ قَالَ كَانَ الَّنبِيِّ عِنْ السَّوْقِ فَقَالَ رَجُلُ يَا أَبَا الْقَاسِمِ فَالْتَفَتَ النَّبِيُّ عِنْ فَقَالَ رَجُلُ يَا أَبَا الْقَاسِمِ فَالْتَفَتَ النَّبِيُّ عِنْ فَقَالَ سَمَّوْا بِإِلْمَحِي وَلاَ تَكْتَثُوا بِكُنِيَتِيْ ـ

৩২৭৩. আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। জিনি বলেন, নবী (স) বাজারে ছিলেন। এক ব্যক্তি বললো, হে আবুল কাসেম! নবী (স) সেদিকে তাকালেন (এবং বৃথতে পারলেন লোকটি অন্য কাউকে ডাকছে)। অতপর তিনি বললেন, তোমরা আমার নামে নাম রাখ কিন্তু আমার উপনামে নাম রেখো না। ১৬

১৬. কুনিয়াত অর্থ কাউকে কারো পুত্রের নামে ডাকা অর্থাৎ হে অমুকের বাপ, এটা আরবের একটি প্রথা।

- يُنيَتِيُ بِكُنيَتِي - عَنْ جَابِرٍ عَنِ النَّبِي النَّبِي عَلَى تَسَمَّوا بِالسَمِي وَلاَ تَكْتَنُوا بِكُنيتِي - ٣٢٧٤ ৩২٩৪. জাবের (রা) নবী (স) থেকে বর্ণনা করেছেন। নবী (স) বর্গেছেন, তোমরা আমার নামে নাম রাখো কিছু আমার উপনাম অবলয়ন করো না।

٣٢٧٠ عَنِ ابْنِ سِيْرِيْنَ قَالَ سَمِعْتُ أَبًا هُرَيْرَةَ يَقُولُ قَالَ أَبُنَ الْقَاسِمِ ﷺ سَمُّوا بِالشَمِي وَلاَ تَكْتَنُوا بِكُنِيَتِي . باسْمِي وَلاَ تَكْتَنُوا بِكُنِيتِي .

৩২৭৫. ইবনে সীরীন (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আবু হুরাইরা (রা)-কে বলতে তনেছি, আবুল কাসেম (স) বলেছেন, তোমরা আমার নামে নাম রেখো কিন্তু আমার উপনাম অবলম্বন করো না।

#### २२-चनुरम्भ :

٣٣٧٦ عَنِ الْجُعَيْدِ بْنِ عَبْدُ الرَّحْمَٰنِ رَأَيْتُ السَّائِبَ بْنَ يَزِيْدَ اِبْنِ أَربَعِ وَتَسْعِيْنَ جَلْدًا مُعْتَدِلاً فَقَالَ قَدْ عَلِمْتُ مَا مُتَّعْتُ بِهِ سَمْعِي وَبَصَرِيْ اللَّهِ بِدُعَاءِ رَسُولِ الله عَيْدَ إِنَّ خَالَتِيْ ذَهَبَتْ بِي إِلَيْهِ فَقَالَتْ يَا رَسُلُولَ اللهِ إِنَّ اِبْنَ أَخْتِيْ شَاكٍ فَادْعُ اللَّهُ لَهُ قَالَ فَدَعَا لِيْ -

৩২৭৬. জু'য়াইদ ইবনে আবদুর রহমান থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি সায়েব ইবনে ইয়ায়িদকে চুরানকাই বছর বরসেও অত্যন্ত সবল ও সুঠাম দেহের অধিকারী দেখেছি। সায়েব (আমাকে) বলেন, তুমি নিক্য়ই জান, একমাত্র রসুলুল্লাহ (স)-এর দোয়ার বরকতেই আমি এখনো আমার শ্রবণশক্তি ও দৃষ্টিশক্তি পুরোপুরি কাজে লাগাতে পারছি। (বাল্য বয়সে) আমার খালা আমাকে রসুলুল্লাহ (স)-এর নিকট নিয়ে যান এবং বলেন, হে আল্লাহর রস্ল ! আমার বোনের এ ছেলেটি পীড়িত। আপনি তার জন্য দোয়া করুন। তখন নবী (স) আমার জন্য দোয়া করেন।

## ২৩-অনুচ্ছেদ ঃ নৰুওয়াতের মোহর।

٣٢٧٧ عَنِ الْجُعَيْدِ بَنِ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ قَالَ سَمِعْتُ السَّائِبَ بَنَ يَزِيْدَ قَالَ ذَهَبَتُ بِي خَالَتِي إِلَى رَسُولُ اللهِ ابْنُ أُخْتِي وَقَعَ فَمَسَعَ رَأْسِي بِي خَالَتِي إِلَى رَسُولُ اللهِ ابْنُ أُخْتِي وَقَعَ فَمَسَعَ رَأْسِي وَدَعَا لِي بِالْبَرَكَةِ وَتَوَخَّما فَشَرِبْتُ مِنْ وَضَوْبِهِ ثُمَّ قُمْتُ خَلْفَ ظَهْرِهِ فَنَظَرْتُ إِلَى خَاتَم بَيْنَ كَتَفَيْهِ قَالَ ابْنُ عَبِيدٍ اللهِ الْحُجْلَةُ مِنْ حُجُلِ الْفَرَسِ الَّذِي بَيْنَ عَيْنَيْهِ قَالَ إِبْرًاهِيمُ اللهِ الْحَجْلَة . 
إِبْرَاهِيمُ ابْنُ حَمْزَةَ مِثْلُ زِرِ الْحَجْلَة .

৩২৭৭. জুরাইদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, সায়েব ইবনে ইয়াষিদ বলেন, আমার খালা আমাকে রস্লুলাহ (স)-এর নিকট নিয়ে গেলেন এবং বললেন, হে আল্লাহর রস্ল। বু-৩/৫৮—

আমার বোনের ছেলেটি রোগাক্রান্ত। (তার জন্য দোয়া করুন) তিনি আমার মাথায় হাত বুলালেন এবং আমার স্বাস্থ্যের জন্য দোয়া করলেন। তারপর তিনি অয়ু করলেন। আমি তার অজুর অবশিষ্ট পানি পান করলাম। অতপর আমি তার পশ্চান্তে গিয়ে দাঁড়ালাম। এবং তার কাধের মাঝখানে দেখলাম মোহরে নবুওয়াত তাবুর (প্রবেশ ছারের) পর্দার বোতামের ২৭ ন্যায় (চকচক) করছে।

২৪-অনুচ্ছেদ ঃ নবী (স)-এর ভণাবলী।

٣٢٧٨ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ الْحَارِثِ قَالَ صَلَّى أَبُنُ بَكْرِ الْعَصْرَ ثُمَّ خَرَجَ يَمْشِيْ فَرَأَيْ الْحَسَنَ يَلْعَبُ مَعَ الصَّبْيَانِ فَحَمَلَهُ عَلَى عَاتِقِهِ وَقَالَ بِأَبِيْ اشْبَيْهِ بِالنَّبِيِّ عَلَى عَاتِقِهِ وَقَالَ بِأَبِيْ اشْبَيْهِ بِالنَّبِيِّ عَلَى لَا شَبِيْهُ بِالنَّبِيِ عَلَى اللَّهِيِّ عَلَى اللَّهِيِّ عَلَى اللَّهُ عَلَى عَاتِقِهِ وَقَالَ بِأَبِيْ الشَّبِيهِ بِالنَّبِيِ عَلَى الْمُحَلِّ عَلَى عَاتِقِهِ وَقَالَ بِأَبِيْ السَّبِيهِ بِالنَّبِيِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللْأَلِي الللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ الللْمُلِلْمُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللْم

৩২৭৮. উকবা ইবনে হারেস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদিন আবু বকর (রা) আসরের নামায পড়লেন। তারপর (মসজিদ থেকে) বেরিয়ে যাওয়ার পথে হাসানকে দেখলেন অন্যান্য বালকের সাথে খেলা করছে। আবু বকর (রা) তখন তাকে আপন ঘাড়ে তুলে নিলেন এবং বললেন, "আমার পিতা কুরবান হোক। এতো নবীর অনুরূপ—আলীর অনুরূপ নয়।" (অর্থাৎ হাসান দেখতে নবীর মত—আলীর মত নয়।) তনে আলী হাসতে থাকেন।

٣٢٧٩- عَنْ أَبِي جُحَيْفَةً قَالَ رَأَيْتُ النَّبِيُّ ﷺ وَكَانَ الْحَسَنُ يُشْبِهُهُ -

৩২৭৯. আবু জুহাইফা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, আমি নবী (স)-কে দেখেছি। হাসান (ইবনে আলী) ছিলেন তাঁরই অনুরূপ।

٣٢٨- عَن إِسْمَعِيْلِ بْنِ أَبِيْ خَالِدٍ قَالَ سَمَعْتُ أَبًا جُحَيْفَةً قَالَ رَأَيْتُ النَّبِي النَّبِي وَكَانَ الْحَسَنُ بْنُ عَلَيْ عَلَيْهِمَا السَّلَامُ يُشْبِهُ قُلْتُ لَأَبِي جُحَيْفَةَ صِفْهُ لِي الْحَسِنُ الْحَسَنُ بَنُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ الْفَيْ عَلَيْ عَشَرَةَ قَلُوْصًا قَالَ فَقُبِضَ قَالَ كَانَ أَبْيَضَ قَدْ شَمِطً وَأَمَرَ لَنَا النَّبِيُ عَلَيْ بَثَلاَثَ عَشَرَةً قَلُوْصًا قَالَ فَقُبِضَ النَّبِيُ عَلَيْ فَلْمَا النَّبِيُ عَلَيْ فَلَاتُ عَشَرَةً قَلُوْصًا قَالَ فَقُبِضَ النَّبِيُ عَلَيْ النَّبِيُ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللللللَّهُ الللللَّهُ

৩২৮০. ইসমাইল ইবনে আবু খালিদ, আবু জুহাইফা (রা) থেকে বর্ণনা করেছেন। আবু জুহাইফা বলেন, আমি নবী (স)-কে দেখেছি। হাসান ইবনে আলী ছিলেন তাঁরই অনুরূপ। (ইসমাইল বলেন,) আমি জুহাইফাকে বললাম, আমাকে নবী (স)-এর কিছু (আকৃতিগত) বিবরণ দিন। আবু জুহাইফা বললেন, (তিনি গৌরবর্ণ ছিলেন।) তাঁর কালো কেশদামে কিছুটা গুলুতার মিশ্রণ ছিল। নবী (স) আমাদেরকে তেরটি উদ্ভী দেয়ার জন্য আদেশ

১৭. আরব দেশে নিয়ম ছিল, নবদস্পতির বাসর রাত্রি যাপনের জন্য কোন নিভৃত স্থানে, গোলাকার তাঁবুর ন্যায় কাপড় ছারা ঘর তৈরী করা হতো, সেই ঘরের প্রবেশ ছারে এক ধরনের বড় সাদা চকচকে বোডাম লাগানো হতো এবং প্রয়োজনে দু'দিক থেকে টেনে এনে বোডাম আটকে দিয়ে প্রবেশ পথ বন্ধ করা হতো। সারেব উক্ত বোডামের সঙ্গে মোহরে নবুওতের তুলনা করেছেন।

করেছিলেন। জুহাইফা বলেন, আমরা তা হস্তগত করার পূর্বেই নবী (স) ওফাত প্রাপ্ত হন ' [পরে আবু বকর (রা) তাদেরকে সেই তেরটি উদ্রী দিয়েছিলেন।]

٣٢٨١ - عَنْ وَهُبِ أَبِي جُحَيْفَةَ السَّوَائِيْ قَالَ رَأَيْتُ النَّبِيُّ ﷺ وَرَأَيْتُ بَيَاضًا مِنْ تَحْتِ شَفَتِهِ السُّفَلَى الْعَنْفَقَةَ ـ

৩২৮১. আবু জুহাইফা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রসূলুল্লাহ (স)-কে দেখেছি এবং তাঁর নীচের ঠোঁটের নিম্নভাগের দাড়ির চুলে কিছুটা শুভাতার ছাপ দেখেছি।

٣٢٨٢ - عَنْ حَرِيْزِ بَنِ عُثْمَانَ أَنَّهُ سَأَلَ عَبْدَ اللَّهِ ابْنِ بُسْرٍ صَاحِبَ النَّبِيِّ عَلَىٰ اللهِ ابْنِ بُسْرِ صَاحِبَ النَّبِيِّ عَلَىٰ قَالَ أَرَأَيْتَ النَّبِيِّ عَنْفَقَتِهِ شَعَراتٌ بِيُضَّ - قَالَ كَانَ فِيْ عَنْفَقَتِهِ شَعَراتٌ بِيُضَّ -

৩২৮২.হারিয় ইবনে উসমান (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি নবী (স)-এর সহচর আবদুল্লাহ ইবনে বুসর (রা)-কে এই বলে জিজ্ঞেস করলেন—বন্ধুন তো ! নবী (স) কি বৃদ্ধ ছিলেন ? তিনি বললেন, তাঁর উপরিভাগের কয়েকটি দাড়ি সাদা হয়েছিল।

٣٢٨٣ عَنْ رَبِيْعَةَ بَنِ أَبِي عَبدِ الرَّحْمٰنِ قَالَ سَمِعْتُ أَنْسَ بَنَ مَالِك يَصِفُ النَّبِيُ النَّبِيُ الْفَقَى مِنَ الْقَوْمِ لَيْسَ بِالطَّوْيِلِ وَلاَ بِالْقَصِيْرِ أَزْهَرَ اللَّوْنِ لَيْسَ بِالطَّوْيِلِ وَلاَ بِالْقَصِيْرِ أَزْهَرَ اللَّوْنِ لَيْسَ بِأَيْنِ مَا اللَّهُ لِيَسَ بِجَعْدِ قَطَط وَلاَ سَبُط رَجُلِ أَنْزِلَ عَلَيْهِ وَهُوَ إِبْنُ بِأَبْيَضَ أَمْهَقَ وَلاَ أَدَمَ لَيْسَ بِجَعْدِ قَطَط وَلاَ سَبُط رَجُلِ أَنْزِلَ عَلَيْهِ وَهُو إِبْنُ أَرْبَعِيْنَ فَلَبِثَ بِمَكَّةَ عَشَرَ سِنِيْنَ يُثْزَلُ عَلَيْهِ وَبِاللَّذِينَة عَشَرَ سِنِيْنَ (وَقُبِضَ) وَلَيْسَ فِي أَرْبَعِينَ فَلَبِثَ بِمِكَّة عَشَرَ سِنِيْنَ يُثْزَلُ عَلَيْهِ وَبِاللَّذِينَة عَشَرَ سِنِيْنَ (وَقُبِضَ) وَلَيْسَ فِي رَاسِهِ وَلِحَيْتِه عِشْرُونَ شَعَرَةً بَيْضَاءَ قَالَ رَبِيْعَةُ فَرَأَيْتُ شَعَرا مِنْ شَعَرِهِ فَاذِا هُو أَمْرَ فَسَالْتُ فَقِيلَ اَحْمَرُ مِنَ الطَّيْبِ .

৩২৮৩. রবি'য়া থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আনাস ইবনে মালিককে নবী (স)-এর (আকৃতির) বর্ণনা দিতে শুনেছি। তিনি বলেছেন, নবী (স) মধ্যম আকৃতির ছিলেন। তিনি লম্বাও ছিলেন না, বেঁটেও ছিলেন না। তার শরীরের রং ছিল উজ্জল (লাল সাদা মেশানো) না ধবধবে সাদা ছিল, না একেবারে কটা তামাটে বর্ণের। মাথার চুল একেবারে কোঁকড়ানোও ছিল না, আবার সম্পূর্ণ সোজা ও নমনীয়ও ছিল না। চল্লিশ বছর বয়সে তার প্রতি অহী অবতীর্ণ হওয়া শুরু হয়। অতপর (প্রথম) দশ বছর মক্কায় অবস্থান কালে তাঁর প্রতি অহী অবতীর্ণ হতে থাকে। তারপর তিনি দশ বছর মদীনায় অবস্থান করেন। যখন তিনি ওফাত প্রাপ্ত হন তখন তার মাথায় ও দাড়িতে বিশটি চুলও সাদা হয়ন। ১৮

১৮. নবী সাদ্রাল্লান্থ আলাইথি ওয়া সাল্লামের ওপর অহী নামিলের সিলসিলা তক্ত হবার পর খেকে তিনি মক্কায় ১৩ বছর অবস্থান করেন। কিন্তু এখানে হাদীসে ১০ বছর বলা হয়েছে। এর কারণ কি ? আসলে তাঁর নবুওয়াত পরবর্তী কাল হলে ২৩ বছর। ৪০ বছর বয়সে তাঁর ওপর অহী নামিল তক্ত হয় এবং ৬৩ বছর বয়সে তাঁর ইন্তিকাল হয়। এ হিসেবে নবুওয়াত প্রান্তির পর তিনি ২৩ বছর জীবিত ছিলেন। এই ২৩ বছরের মধ্যে মক্কায় অবস্থানকালে ৩ বছর তাঁর ওপর অহী নামিল বন্ধ ছিল—একে বলা হয় "ফাতরাতে অহী'। এদিক দিয়ে গণনা করলে ২০ বছর তাঁর ওপর অহী নামিল হয়। রাবী আসলে সংক্ষেপে বর্ণনা করতে গিয়ে ২৩ বছরের জায়গায় এই অহী নামিলের ২০ বছরের কথা বলেন।

রবি'য়া বলেন, নবী (স)-এর একটি চুল দেখেছি। চুলটি ছিল লাল, আমি চুলটি লাল হওয়ার কারণ জিজ্ঞেস করলে বলা হলো, অধিক সুগন্ধি ব্যবহারের কারণে লাল হয়েছে (বার্ধক্যের কারণে নয়।)

٣٢٨٤ عَنْ أَنَسِ بَنِ مَالِكِ أَنَّهُ يَقُولُ كَانَ رَسُولُ الله عَنَّ لَيُسَ بِالطَّوْلِلِ الْبَائِنِ وَلاَ بِالطَّوْلِلِ الْبَائِنِ وَلاَ بِالْقَصْدِرِ وَلاَ بِالْأَبْمِ وَلَيْسَ بِالْلَادَمِ وَلَيْسَ بِالْجَعْدِ الْقَطَط وَلاَ بِالسَّبُط بَعْثَهُ اللهُ عَلَى رَأْسِ أَرْبَعِيْتُ سَنَةَ فَأَقَامَ بِمَكَّةً عَشَرَ سِنِيْنَ وَبِالْدَيْنَةِ عَشَلَ سَنِيْنَ فَتَوَفَّاهُ اللهُ عَلَى رَأْسِ أَرْبَعِيْتُ سَنَةَ فَأَقَامَ بِمَكَّةً عَشَرَ سِنِيْنَ وَبِالْدَيْنَةِ عَشَلَ سَنِيْنَ فَتَوَفَّاهُ الله وَلَيْسَ قَيْ رَأْسِهِ وَلْحِيَتِهِ عِشْرُونَ شَعْرَةً بَيْضَاءَ ـ سَنِيْنَ فَتَوَفَّاهُ الله وَلَيْسَ قَيْ رَأْسِهِ وَلْحِيَتِهِ عِشْرُونَ شَعْرَةً بَيْضَاءَ ـ

৩২৮৪ রবিয়া (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি আনাস ইবনে মালিক (রা)-কে বলতে ওনেছেন, রস্পুল্লাহ (স) অতিরিক্ত লম্বাও ছিলেন না, একেবারে বেঁটেও ছিলেন না। তিনি ধবধবে সাদাও ছিলেন না, আবার কটা তামাটে বর্ণেরও ছিলেন না। তিনি ঘার কৃষ্ণিত কেশ বিশিষ্টও ছিলেন না। (ছিলেন এসবের মাঝামাঝি) চল্লিশ বছর বয়সে আল্লাহ তাঁকে নবুওয়াত দান করেন। অতপর তিনি মক্কায় দশ বছর ও মদীনায় দশ বছর স্পবস্থান করেন। তারপর আল্লাহ যখন তাঁকে ওফাত দেন তখন তাঁর মাথায় ও দাড়িতে বিশটি চুলও সাদা হয়নি।

٣٢٨٥ عَــنِ الْبَرَآءِ يَقُولُ كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ أَحْسِنَ النَّاسِ وَجُهًا وَأَحْسِنَهُۗ خَلَقًا لَيْسَ بِالطَّوِيْلِ الْبَائِنِ وَلاَ بِالْقَصِيْرِ ـ

৩২৮৫. আবু ইম্মার্ক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি বারা'আ (রা)-কে বলতে ওনেছি, লোকদের মধ্যে রস্পুদ্ধাহ (স)-এর মুখমডল ছিল সর্বাধিক সুন্দর এবং তার আচরণও ছিল উত্তম। তিনি অতিরিক্ত শম্বাও ছিলেন না, একেবারে বেঁটেও ছিলেন না।

٣٢٨٦- عَنْ قَتَادَةَ قَالَ سَأَلْتُ أَنْسًا هَلَ خَضَبَ النَّبِيُّ ﷺ قَالَ لاَ إِنَّمَا كَانَ شَيَّ فِي صَدُغَيْهِ \_

৩২৮৬. কাতাদা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন। আমি আনাস (রা)-কে জিজ্ঞেস করলাম, নবী (স) কি খিষাব (চুলের কলপ) ব্যবহার করেছেন ? তিনি বললেন, না। তাঁর কানের পালে সামান্য করেকটা চুল সাদা হয়েছিল মাত্র। (কাজেই খিয়াব ব্যবহার করার প্রশ্ন ওঠে না।)

٣٢٨٧ عَـنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ مَرْبُوْعًا بَعِيْدَ مَا بَيْنَ الْمَنْكِبِيْنِ لَهُ شَكْرً يَبُلُغُ شَحْمَةً أَذُنهِ رَأَيْتُهُ فِي حُلَّةٍ حَمْراءَ لَمْ أَرَ شَيْئًا قَطُّ أَحْسَنَ مَنْهُ فَالَ يُوْسَفُ بُنُ أَبِي إِلَى مَنْكِبَيْهِ \_

৩২৮৭. বারা'আ ইবনে আযেব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী (স) মধ্যম আকৃতির লম্বা ছিলেন। তাঁর দুই কাঁধের মধ্যবর্তী স্থান বেশ প্রশস্ত ছিল। তাঁর মাধার চুল তাঁর দুই কানের লতি পর্যন্ত পৌছুত। আমি তাঁকে লাল ডোরাকাটা পোলাক পরিহিত অবস্থায় দেখেছি। আমি তাঁর চাইতে অধিক সুন্দর আর কাউকে কখনও দেখিনি। ইউসুফ ইবনে আবু ইসহাক (হাদীসের অপর এক রাবী) তার পিতা থেকে বর্ণনা করেছেন যে, নবী (স)-এর কেশদাম তাঁর দুই কাঁধ পর্যন্ত লম্বা ছিল।

٣٢٨٨ عَنْ أَبِي إِسْحُقَ قَالَ سُئِلَ الْبَرَاءُ أَكَانَ وَجُهُ النَّبِيُ ﷺ مِثْلَ السَّيْفِ ِ قَالَ السَّيْفِ ِ قَالَ السَّيْفِ إِلَى الْمَثْلُ الْقَمَر ـ

৩২৮৮. আবু ইসহাক (রা) বলেন। একদা বারা আ ইবনে আযেব (রা)-কে জিজ্ঞেস করা হলো, নবী (স)-এর চেহারা কি তরবারীর ন্যায় (চকচকে ও লম্বা) ছিল ? তিনি বললেন, না, বরঞ্চ চাঁদের ন্যায় (স্থিয় ও উজ্জল) ছিল।

٣٢٨٩ عَنْ أَبِيْ جُحَيْفَةَ قَالَ خَرَجَ رَسُولُ الله عَيْ بِالْهَاجِرَةِ إِلَى الْبَطْحَاءِ فَتَرَضَاً ثُمَّ صَلَّى الظُّهُرَ رَكُعَتَيْنِ وَالْعَصْرَ رَكُعَتَيْنِ وَبَيْنَ يَدَيْهِ عَنْزَةٌ وَزَادَ فَيْهِ عَوْنِ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ أَبِيْ جُحَيْفَةَ قَالَ كَانَ يَمُرُّ مِنْ وَرَائِهَا الْلَرْأَةُ وَقَامَ النَّاسُ فَجَعَلُوا يَأْخُذُنَ بَيْدِهِ فَوَضَعَتُهَا عَلَى وَجُهِي فَإِذَا هِيَ يَدَيْهُ مِنَ النَّلْجِ وَأَطْيَبُ رَائِحَةً مِنَ الْشِكِ \_

৬২৮৯. আবু জুহাইফা (রা) বলেন, একদিন দুপুরবেলা রস্লুল্লাহ (স) (মঞ্চার) বাতহা নামক স্থানে যান। তারপর অযু করে যোহরের দু'রাকাত ও আসরের দু'রাকাত নামায পড়েন। তার সামনে একটি ছোট বর্শা পোঁতা ছিল। তাঁর (বর্শাটির) বাইরে দিয়ে ব্রীলোকরা চলাচল করছিল। (নামায শেষে) লোকেরা দাঁড়িয়ে গেল এবং নবী (স)-এর হাত দু'খানা টেনে এনে নিজেদের মুখমন্ডলে বুলাতে লাগল। আমিও তাঁর হাত টেনে আমার মুখের ওপর রাখলাম। (আমার মনে হল) তাঁর হাত যেন বরকের চাইতেও অধিকতর শীতল এবং মেশ্কের (মৃগনাভী) চাইতেও অধিকতর সুগক্ষিযুক্ত।

فَيْ رَمَضَانَ حَيْنَ يَلْقَاهُ جَبْرِيْلُ وَكَانَ جَبْرِيْلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ يَلْقَاهُ فَيْ كُلِّ لَيْلَة فَيْ رَمَضَانَ حَيْنَ يَلْقَاهُ جَبْرِيْلُ وَكَانَ جَبْرِيْلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ يَلْقَاهُ فَيْ كُلِّ لَيْلَة مِنْ رَمَضَانَ فَيُدَّارِسُهُ الْقُرْأَنَ فَلَرَسُولَ اللهِ ﷺ أَجُودُ بِالْخَيْرِ مِنَ الرِّيْحِ الْمُرْسَلَةِ عَلَى اللهِ ﷺ مَنْ الرِّيْعِ الْمُرْسَلَةِ عَلَى اللهِ ﷺ مَنْ الرِّيْعِ الْمُرْسَلَةِ عَلَى اللهِ ﷺ وَهُودُ بِالْخَيْرِ مِنَ الرِّيْعِ الْمُرْسَلَةِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ ال

রুম্যান মাসের প্রত্যেক রাত্রিতে তাঁর সাথে মিলিত হতেন এবং তাঁকে করআন নিক্ষা

দিতেন। সে সময় রস্লুক্সাহ (স) ভোরের মৃদুমন্দ বায়ুর চাইতেও অধিকতর (দানশীল) কল্যাণময় হয়ে উঠতেন।

٣٢٩١- عَن عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عِنْ مَنْكِهَا مَسْرُورًا تَبْرُقُ أَسَارِيْرُ وَجُهِهِ فَقَالَ أَلَمْ تَسْمَعِي مَا قَالَ الْمُدَاحِيِّ لِزَيْدٍ وَأَسَامَةً وَرَاى أَقْدَامَهُمَا إِنَّ بَعْضَ هٰذه الْأَقْدَامِ مِنْ بَعْضِ -

৩২৯১. আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। একদা রস্লুল্লাহ (স) অত্যন্ত উৎফুল্ল চিত্তে তাঁর নিকট প্রবেশ করলেন। (খুন্দীর আমেজে) তাঁর কপালের রেখাগুলোও যেন চমকাচ্ছিল। অতপর তিনি আয়েশা (রা)-কে বললেন, তুমি কি শোননি একজন রেখাবিদ (যে মানুষের আকৃতি দেখে কার সন্তান তা বলতে পারে) যায়েদ ও উসামা ১৯ সম্পর্কে কি বলেছে। সে তাদের উভয়ের পদস্বা দেখে বলেছে, এর একটি পা অন্য একটি পায়ের সাথে সংশ্লিষ্ট। (অর্থাৎ একটি পা পিতার ও আয়েকটি পা পুত্রের)।

٣٢٩٢ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ كَعْبِ قَالَ سَمِعْتُ كَعْبَ بْنَ مَالِكِ يُحَدِّثُ حَيْنَ تَخَلَّفَ مَنْ تَبُوْكَ قَالَ فَلَمَّا سَلَّمْتُ عَلَى رَسُوْلِ اللهِ ﷺ وَهُوَ يَبْرُقُ وَجُهُهُ مِنْ السُّرُوْدِ وَكُنْ السُّرُودِ وَكُنْ السُّرُ اللهِ ﷺ إِذَا سُرُّ اسْتَنَارَ وَجُهُهُ حَتَّى كَأَنَّهُ قَطْعَةُ قَمَرٍ وَكُنَّا نَعْرِفُ وَكَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِذَا سُرُّ اسْتَنَارَ وَجُهُهُ حَتَّى كَأَنَّهُ قَطْعَةُ قَمَرٍ وَكُنَّا نَعْرِفُ ذَلكَ مَنْهُ .

৩২৯২. আবদুল্লাহ ইবনে কাব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি কাব ইবনে মালিককে বলতে শুনেছি। তাবুকের যুদ্ধে তিনি পেছনে পড়েছিলেন। তিনি বলেছেন, একদিন আমি রস্পুলাহ (স)-কে যখন সালাম করলাম তখন তার মুখমন্ডল খুশীর আমেজে চমকাচ্ছিল। আর রস্পুলাহ (স)-এর অবস্থা ছিল এই যে, যখন তিনি (কোন কারণে) উৎফুল্ল হতেন তখন তার মুখমন্ডল ঔচ্ছুলোর কারণে চমকাতে থাকত। মনে হতো যেন চাঁদের একটি টুকরো। আর আমরা এটা তার চেহারার ঔচ্ছুলা দেখেই আঁচ করতে পারতাম।

٣٢٩٣ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ بُعِثْتُ مِنْ خَيْرِ قُرُّوْنِ بَنِي أَدَمَ قَرْنًا فَقَرْنًا حَتَّى كُنْتُ مِنَ الْقَرْنِ الَّذِي كُنْتُ مِنْهُ (فِيْهِ) -

৩২৯৩. আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। রস্লুক্সাহ (স) বলেন, আদম সম্ভানদের উত্তম যুগতলোতে আমাকে বিভিন্ন যবানার স্থানন্তরিত করা হয়। অবলেষে সে যুগে এসেই আমার আবির্ভাব ঘটলো, যে যুগে আমি বর্তমানে আছি।২০

১৯, উসামা হিলেন বাজেদের পূত্র। কোন কোন গোক তার বংশ সূত্রকে অধীকার করতো। কেননা উসামা কালো হিলেন আর বারেদ হিলেন সূক্ষর।

২০. একমাত্র ইয়াম বুখারীই এ হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। হাদীসটির তাৎপর্ব এই বে, রস্পুরাহ (স)-এর পিতা, পিতামহ, প্রপিতামহ থেকে তক্ত করে ইসমাইল (আ) পর্বন্ত স্বাই নিজ নিজ যুগে সক্তন্ত ও শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি ছিলেন, তাঁর পূর্বপুরুষদের কেউই হীন বা অঞুলীন ছিলেন না।

٣٢٩٤ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ يَسُدِلُ شَعَرَهُ وَكَانَ الْشُرِكُونَ يَفُرُقُونَ رُؤُسَهُمْ وَكَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَفُرُقُونَ رُؤُسَهُمْ وَكَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يُحْبُ مُواَفَقَةَ أَهْلِ الْكِتَابِ فِيْمَا لَمْ يُؤْمَرُ فَيْهِ بِشَيَءٍ ثُمَّ فَرَقَ رَسُولُ اللهِ ﷺ رَأْسَهُ .

৩২৯৪. ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। রসৃশুল্লাহ (স) তাঁর চুল প্রথম প্রথম) পেছন দিকে লটকিয়ে রাখতেন। আর মুশরিকরা তাদের চুলগুলো দু'ভাগে বিভক্ত করে সিঁথি করতো। কিন্তু আহলে কিতাব (ইয়াছদী খুটান) সিঁথি বের না করে তাদের চুলগুলো লটকিয়ে রাখত। আর রসৃশুল্লাহ (স)-এর রীতি ছিল এই যে, যে বিষয়ে তাঁকে আল্লাহর পক্ষ থেকে বিশেষ কোন আদেশ না করা হতো সে বিষয়ে তিনি আহলে কিতাবদের অনুসরণ করতে ভালবাসতেন। (তাই প্রথম প্রথম তিনি সিঁথি না করে চুলগুলোকে পেছন দিকে লটকিয়ে রাখতেন।)পরে রসৃশুল্লাহ (স) চুলগুলোকে দু'ভাগে বিভক্ত করে সিঁথি বের করতেন।

٣٢٩٥ عَـنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِهِ قَالَ لَمْ يَكُنِ النَّبِيِّ ﷺ فَاحِشًا وَلاَ مُتَفَحِّشًا وَكَا مُتَفَحِّشًا وَكَانَ يَقُولُ إِنَّ مِنْ خِيارِكُمْ أَحْسَنَكُمْ أَخْلاَقًا \_

৩২৯৫. আবদুরাহ ইবনে আমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী (স) প্রকৃতিগতভাবেও অন্নীল ভাষী ছিলেন না এবং ইচ্ছাকৃতভাবেও অন্নীলভাষী ছিলেন না। বরং তিনি বলতেন, তোমাদের মধ্যে সে ব্যক্তিই উত্তম যে তোমাদের মধ্যে শিষ্টাচার, ভদুতা ও সন্দরতম চরিত্রের অধিকারী।

٣٢٩٦ - عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ مَا خُيِّرَ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ بَيْنَ أَمْرَيْنِ إِلاَّ أَخَذَ أَيْسَرَهُمَا مَالُمُ يَكُنْ إِثْمَا فَإِنْ كَانَ إِثْمًا كَانَ أَبْعَدَ النَّاسِ مِنْهُ وَمَا إِنْتَقَمَ رَسُولُ اللهِ عَيْنَتَقِمُ لِلهِ بِهَا \_ اللهِ عَيْنَتَقِمُ لِلهِ بِهَا \_

৩২৯৬. আরেশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রস্লুল্লাহ সাল্লাল্লান্থ আলাইহি ওয়া সাল্লামকে যখনই দু'টো বিষয়ের মধ্যে একটিকে গ্রহণ করার ইখতিয়ার দেয়া হয়েছে তখনই তিনি সে দু'টোর মধ্যে সহজ্ঞতরটিকে গ্রহণ করেছেন—যদি তাতে পাপের আশঙ্কা না থেকে থাকে। কিন্তু যদি তাতে পাপের আশঙ্কা থাকতো তবে তিনি তা থেকে অতিশয় দ্রে অবস্থান করতেন। আর রস্লুল্লাহ (স) ব্যক্তিগভ কারণে কারো ওপরে কখনো প্রতিশোধ গ্রহণ করেননি। কিন্তু যদি কেউ আল্লাহর মর্যাদা বিনষ্ট করতো তাহলে তিনি ভার প্রতিশোধ নিয়ে ছাড়তেন।

٣٢٩٧- عَنْ أَنَسٍ قَالَ مَا مَسِسْتُ حَرِيْرًا وَلاَ دَيْبَاجًا أَلْيَنَ مِنْ كَفِّ النَّبِيُّ عَيْ وَلاَ شَيْبَاجًا أَلْيَنَ مِنْ كَفِّ النَّبِيُّ عَيْ وَلاَ شَمِعْتُ رِيْحًا قَطَّ أَوْ عَرَفًا قَطُّ أَطْيَبَ مِنْ رِيْحٍ أَنْ عَرَفِ النَّبِيِّ عَيْ -

৩২৯৭. আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, কোন রেশম কিংবা গরদকেও আমি নবী
(স)-এর হাতের তালু অপেক্ষা অধিকতর কোমল পাইনি। আর নবী (স)-এর শরীরের
সুগদ্ধ অপেক্ষা অধিকতর সুগদ্ধ কোন বস্তু আমি কখনও উকিনি।

٣٢٩٨ عَنْ أَبِي سَعَيْدٍ الْخُدُرِيِّ قَالَ كَانَ النَّبِيِّ ﷺ أَشَدَّ حَيَاءً مِنَ الْعَذْرَاءِ فِي خَدْرِهَا ـ

৩২৯৮. আবু সাইদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী (স) অন্তপুরবাসিনী কুমারীর চাইতেও অধিক লক্ষাশীল ছিলেন।

٣٢٩٩ عَنْ شُعْبَةً مِثْلَهُ وَإِذَا كُرِهَ شَيْئًاعُرُفَ فِي وَجْهِهِ \_

৩২৯৯. শোবা (রা) থেকে অনুরূপ রেওয়াতে (এ বাক্যটি অতিরিক্ত) রয়েছে, ঃ আর নবী (স) যখন কোন কিছু অপসন্দ করতেন তখন তা তাঁর চেহারা দেখেই আঁচ করা যেতো।

٣٣٠٠ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ مَا عَابَ النَّبِيُّ ﷺ طَعَامًا قَطٌّ إِنِ اشْتَهَاهُ أَكُلَّهُ وَإِلاًّ تَرَكَهُ ـ

৩৩০০. আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী (স) কখনো কোন খাদ্য বস্তুর নিন্দা করতেন না। যদি তা তাঁর ক্লচিসন্মত হতো তবে খেয়ে নিতেন। অন্যথায় পরিত্যাগ করতেন।

٣٣٠١ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ كَانَ النَّبِيِّ ﷺ اِذَا سَجَدَ فَرَّجَ بَيْنَ يَدَيْهِ حَتَّى فَرْى، ابْطَيْهُ -

৩৩০১ আবদ্**দাহ ইবনে মালেক** (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী (স) যখন সিজ্ঞদাতে যেতেন তখন উভয় হাতকে এতটা প্রশস্ত (শরীর থেকে দূরে) রাখতেন যে, তামরা তাঁর বগলহা দেখতে পেতাম।

٣٣٠٠ عَنْ أَنَسِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ لاَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ فِي شَيْءِ مِنْ دُعَائِهِ إِلاَّ فِي الْاسْتَشِيقَاءِ فَإِنَّهُ كَانَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ حَتَّى يَرِى بَيَاضٌ إِبْطَيْهِ وَقَالَ اَبْقُ مُوسَلَى دَعَا النَّبِيِّ ﷺ وَرَفَعَ يَدَيْهِ وَرَأَيْتُ بَيَاضَ ابْطَيْهِ ـ

৩৩০২. ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। রস্লুক্সাহ (র) ইস্তেসকার (নামাযের) সময় ছাড়া অন্য কোন দোয়ার সময় হাত উপরে উঠাননি। ইস্তেসকার সময় তিনি উভয় হাত এতটা উপরে উঠিয়েছেন যার ফলে তার দুই বগলের গুড়তা দেখা গেছে।

আবু মূসা (রা) বলেন, একদা নবী (স) দোয়ার সময় হাত উত্তোলন করেন এবং আমি তাঁর বগলম্বের শুক্রতা লক্ষ্য করেছি।

٣٠.٣ عَنْ أَبِي جُحَيْفَة قَالَ دُفَعْتُ إِلَى النَّبِيِّ عِن وَهُوَ بِالْأَبْطَحِ فِي قُبَّةٍ كَانَ بِالْهَاجِرَةِ خَرَجَ بِلِأَلُّ فَنَادَى بِالصَّلَاةِ ثُمَّ دَخَلَ فَأَخْرَجَ فَضْلَ وَضُوْءِ رَسُولُ اللهِ عِنْ فَوَقَعَ النَّاسُ عَلَيْهِ يَأْخُذُونَ مِنْهُ ثُمَّ دَخَلَ فَأَخْرَجَ الْعَنْزَةَ وَخَرَجَ رَسُولُ اللهِ عَنْ فَانْ أَنْظُرُ إِلَى وَبِيْضِ سَاقَيْهِ فَرَكَزَ الْعَنْزَةَ ثُمَّ صَلِّى الظَّهْرَ رَكْعَتَيْنِ وَالْعَصْرَ وَالْمَرَاةُ أَنْ الْعَنْزَةَ ثُمَّ صَلِّى الظَّهْرَ رَكْعَتَيْنِ وَالْعَصْرَ رَكْعَتَيْنِ وَالْعَصْرَ رَكْعَتَيْنِ وَالْعَصْرَ رَكْعَتَيْنِ وَالْعَصْرَ وَالْمَاؤَةُ ـ

৩৩০৩. আবু জুহাইফা (রা) বলেন, একদা ঘটনাক্রমে আমি নবী (স)-এর নিকট হাজির হলাম, তখন ছিল দুপুর বেলা। নবী (স) আবতাহ নামক স্থানে একটি তাঁবুতে অবস্থান করছিলেন। বিলাল (রা) (তাঁবুর ভেতর থেকে) বেরিয়ে এলেন এবং নামাযের জন্য আযান দিলেন। অতপর পুনঃ (তাঁবুর মধ্যে) প্রবেশ করলেন এবং রস্লুল্লাহ (স)-এর অযুর অবশিষ্ট পানি নিয়ে বেরিয়ে এলেন। লোকেরা তা নেয়ার জন্য তার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়লো। অতপর তিনি পুনঃ (তাঁবুতে) প্রবেশ করলেন এবং একটি ছোট বর্শা নিয়ে বেরিয়ে এলেন। রস্লুল্লাহ (স)-ও বেরিয়ে এলেন। মনে হচ্ছে যেন আমি এখনো তাঁর পায়ের গোছার উজ্জ্বল্য দেখতে পাক্ছি। তারপর বিলাল (রা) বর্শাটি (সমুখ ভাগে) পুঁতে রাখলেন। নবী (স) যোহরের দুরাকাত ও আসরের দুরাকাত নামায় পড়লেন। তাঁর সামনে দিয়ে (বর্শার বাইরে দিয়ে) গাধা ও স্ত্রীলোকরা চলাচল করছিল।

٣٦.٤ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيِّ عَلَىٰ يُحَدِّثُ حَدَيْثًا لَوْ عَدَّهُ الْعَادُّ لَاحْصَاهُ وَقَالَ اللَّيثُ حَدَّثَنِي يُونُسَ عَنِ ابْنِ شَهَابِ أَنَّهُ قَالَ أَخْبَرَنِي عُرُوةُ بْنُ الزَّبَيْرِ عَنْ عَائِشَةَ أَلْقَاتُ أَلاَ يَعْجَبُكَ أَبُو فُلاَنٍ جَاءَ فَجَلَسَ إِلَى جَانِبِ حُجْرَتِي يُحَدِّثُ عَنْ رَسُولَ الله يَعْجَبُكَ أَبُو فُلاَنٍ جَاءً فَجَلَسَ إِلَى جَانِبِ حُجْرَتِي يُحَدِّثُ عَنْ رَسُولَ الله يَسْمَعْنَى ذٰلِكَ وَكُنْتُ أُسَبِّحُ فَقَامَ قَبْلَ أَنْ أَقْضِي سَبُحَتِي وَلَوْ أَنْ الله عَنْ يَشْرِدُ الْحَدِيثَ كَسَردكُمْ وَلَوْ أَدْرَكُمْ لَا لَهُ عَنْ يَشْرِدُ الْحَدِيثَ كَسَردكُمْ .

৩৩০৪, আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (স) এমনভাবে (থেমে থেমে) কথা বলতেন যে, কোন গণনাকারী গুণতে ইচ্ছা করলে তার কথাগুলোকে শব্দে শব্দে গুণতে পারতেন।

আয়েশা (রা) থেকে অপর একটি রেওয়াতে তিনি বলেন, অমুক লোকটির (আনু হুরাইরার) ব্যাপারটা তোমাকে কি অবাক করবে না ? লোকটি আসলো। তারপর আমার কক্ষের নিকট বসে রস্লুল্লাহ (স) থেকে হাদীস বর্ণনা করতে লাগলো। আমি তখন নফল নামাযে মশুণুল ছিলাম। আমার নামায় শেষ হতে না হতেই লোকটি (আবার) উঠে চলে গেল। যদি (নামায় শেষে) তাকে আমি পেতাম তবে আমি তাকে জানিয়ে দিতাম যে, রস্লুল্লাহ (স) তোমাদের ন্যায় দ্রুত ও অনর্গল কথা বলতেন না। তিনি ধীরে ধীরে শিষ্টভাবে কথা বলতেন।

২৫-অনুচ্ছেদ ঃ জাবের (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (স)-এর চোখ ঘুমাতো, কিন্তু তার অন্তর ঘুমাতো না। ٣٠٠٥ عَنْ أَبِيْ سَلَمَةً بْنِ عَبْدِ الرَّحْمْنِ أَنَّهُ سَأَلَ عَالِيْمَةً كَيْفَ كَانَتْ صَلَاةً رَسُولُ اللهِ عَنْ رَمَضَانَ وَلاَ غَيْرِهِ عَلَى رَسُولُ اللهِ عَنْ رَمَضَانَ وَلاَ غَيْرِهِ عَلَى إِحْدِى عَشَرَةَ رَكْعَةً يُصلِّى أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ فَلاَ تَسَأَلُ عَنْ حُسْنِهِنَّ وَطُولُهِنَ ثُمَّ يُصلِّى أَرْبَع رَكَعَاتٍ فَلاَ تَسَأَلُ عَنْ حُسْنِهِنَّ وَطُولُهِنَ ثُمَّ يُصلِّى ثَلاَثًا فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ يَصلِّى أَرْبَع أَنْ تُسَالًى قَلْاتًا فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ يَنَامُ قَبْلِى أَنْ تُوبَر قَالَ تَنَامُ عَيْنِي وَلاَ يَنَامُ قَلْبِي ۔

৩৩০৫. আবু সালামা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি একদিন আয়েশা (রা)-কে জিজেস করলেন, রস্লুল্লাহ (স) রমযান মাসে কত রাকাত নামায পড়তেন ? আয়েশা (রা) বললেন, নবী (স) (শেষ রাতে) এগার রাকাতের অতিরিক্ত কখনো পড়তেন না, না রমযান মাসে, না রমযান ছাড়া অন্য কোন মাসে। (প্রথমে) তিনি চার রাকাত নামায পড়তেন। ঐ চার রাকাত নামাযের সৌন্দর্য ও তাদের দীর্ঘায়িত করা সম্পর্কে তুমি জিজ্জেস করো না! (অর্থাৎ এতটা নিবিষ্ট মনে ও এত অধিক সময় ব্যয় করে তিনি ঐ নামায পড়তেন যে, দেখলে তুমি অবাক হয়ে যেতে)। তারপর (আরো) চার রাকাত নামায পড়তেন। তার সৌন্দর্য ও তাদের দীর্ঘায়িত করা সম্পর্কেও তুমি জিজ্জেস করো না। এরপরে তিন রাকাত নামায পড়তেন। আমি (আয়েশা) বললাম, হে আল্লাহর রস্ল ! আপনি কি বিতর পড়ার আগে ঘুমান ? তিনি বললেন, আমার চোখ ঘুমায় কিন্তু আমার অন্তর ঘুমায় না।

৩৩০৬ শারীক ইবনে আবদুল্লাহ (রা) বলেন, আমি আনাস ইবনে মালেক (রা)-কে মিরাজের রাত সম্পর্কে হাদীস বর্ণনা করতে শুনেছি, যে রাতে নবী (স)-কে কাবার মসজিদ থেকে (বায়তুল মাকদাস) পর্যন্ত ভ্রমণ করানো হয়েছিল। আনাস (রা) বলেন, নবী (স)-এর প্রতি অহী অবতীর্ণ হওয়ার পূর্বে একদা তিনজন লোক (ফেরেশতা) তার নিকট আসলো। তখন তিনি কাবার মসজিদে শায়িত ছিলেন। (তার এক পাশে শুয়েছিলেন তার চাচা হামযা ও অপর পাশে শুয়েছিলেন তার চাচাত ভাই জাফর ইবনে আবু তালিব) আগুজুকদের একজন বললেন, এদের মধ্যে কোন্ লোকটি তিনি । দিতীয় জন বললেন মধ্যের লোকটি। আর তিনিই এদের মধ্যে সর্বোত্তম। তখন তৃতীয়জন বললেন এদের

মধ্যকার উত্তম লোকটিকেই নিয়ে চলো (আসমানে)। সে রাতে এতটুকু আলাপ আলোচনাই হয়েছিল। এরপর নবী (স) ঐ ফেরেশতাদেরকে (দীর্ঘকাল) দেখেননি।

অবশেষে অপর একরাতে (যে রাতে মিরাজ হয়েছিল) ঐ ফেরেশতারা নবী (স)-এর নিকট এমন অবস্থায় আসলো যখন তাঁর অন্তর দেখতে পাচ্ছিল (যদিও চোখ ঘুমাচ্ছিল)। আর নবী (স)-এর চোখ দুটি যদিও ঘুমাত কিন্তু তার অন্তর ঘুমাত না। আর প্রত্যেক নবীরই এটি একটি বৈশিষ্ট যে, তাঁদের চোখ ঘুমায় কিন্তু অন্তর ঘুমায় না। অতপর (আগুরুকদের মধ্য থেকে) জিবরাইল (আ) তাঁর দায়িত্ব নিলেন এবং (সব ব্যবস্থাপনা সম্পন্ন করে) তাঁকে নিয়ে আকাশে আরোহণ করলেন।

## ২৬-অনুচ্ছেদ ঃ নবুওয়াতের নিদর্শনাবলী।

اللهِ ٣٣٠٧- عَنْ عِمْرَانِ بْنِ حُصَيْنِ أَنَّهُمْ كَانُوا مَعَ النَّبِيِّ ﴿ فِي مَسِيْرِ فَٱدْلَجُوْا لَيْلَتَهُمْ حَتَّى إِذَا كَانَ وَجَهُ الصَّبَحِ عَرَّسُوا فَغَلَبَتْهُمْ اَعْيُنُهُمْ حَتَّى إِرْتَفَعَتِ الشَّمْسُ فَكَانَ اَوَّلَ مَنِ اسْتَيْقَظَ مِنْ مَنَامِهِ اَبُقُ بَكْرِ وَكَانَ لاَ يُوْقَظُ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ مِنْ مَنَامه حَتَّى يَسْتَيْقَظَ فَاسْتَيْقَظَ عُمَرُ فَقَعَدَ آبُوْ بَكْرِ عِنْدَ رَاسِهِ فَجَعَلَ يُكَبِّرُ وَيَرْفَعُ صَوْتَهُ حَتِّى اِسْتَيْقَظَ النَّبِيُّ ﷺ فَنَزَلَ وَصلِّى بِنَا الْغَدَاةَ فَاعْتَزَلَ رَجُلُّ مِنَ الْقَوْمِ لَـمْ يُصلِّ مَعَنَا فَلَمَّا اَنْصَرَفَ قَالَ يَا فُلِلاَنُ مَا يَهْنَعُكُ اَنْ تُصلِّى مَعَنَا قَالَ أَصَابَتْنِي جُنَابَةً فَامَرَهُ أَنْ يَتَيَمَّمَ بِالصَعِيْدِ ثُمَّ صِلِّى وَجَعَلَنِي رَسُولُ الله عَ فِيْ رَكُوْبِ بَيْنَ يَدَيْهِ وَقَدْعَطَشْنَا عَطَشًا شَدِيْدًا فَبَيْنَمَا نَحْنُ نَسِيْرُ إِذَا نَحْنُ بِأَمْرَاهَ سَادلَــة ِ رَجْلَيْهَا بَيْنَ مَزَادَتَيْنَ فَقُلْنَا لَهَا اَيْنَ الْلَاءُ فَقَالَتُ اِنَّهُ لاَ مَــاء فَقُلْنَا كُمْ بَيْنَ اَهْلِكَ وَبَيْنَ الْمَاءَ فَالَتْ يَــوْمٌ وَلَيْلَةٌ فَقُلْنَا اِنْطَلَقَى اللَّي رَسُولَ اللَّه ﷺ قَالَتْ وَمَا رَسَبُولُ اللَّهِ فَلَمْ نُمَلِكَهَا مِنْ آمُرِهَا حَتَّى اِسْتَقْبُلَنَا بِهَا النَّبِسَيَّ عَج فَحَدَّثَتُهُ بِمثْلِ الَّذِي حَدَّثَنَا غَيْرَ اَنَّهَا حَدَّثَتُهُ اَنَّهَا مُؤْتَمَةٌ فَاَمَرَ بِمَزَادَتَيْهَا فَمَسَحَ فِي الْعَزْلَاوَيْنِ فَشَرِبْنَا عِطَاشًا اَرْبَعِيْنَ رَجُلاً حَتَّى رُوبِيْنَا فَمَلاَنَا كُلَّ قَرْبَةِ مَعْنَا وَادِاوَةٍ غَيْرَ اتَّهُ لَمْ نَسْقِ بَعِيْرًا وَهِيَ تَكَادُ تَنِضٌ (تَنْصَبُّ) مِنَ المِلَء ثُمَّ قَالَ هَاتُوا مًا عنْدَكُمْ فَجُمعَ لَهَا منَ الْكسرَ وَالتَّمْرِ حَتَّى اَتَتْ اَهْلَهَا قَالَتُ لَقَيْتُ اَسْحَــرَ النَّاسِ أَوْ هُوَ نَبِيٌّ كَمَا زَعْمُوا فَهَدَى اللَّه ذَاكَ الصِّرْمَ بِتِلْكَ الْمَرَأَةِ فَاسْلَمَتُ وَ أَسْلُمُوا \_

৩৩০৭. ইমরান ইবনে হুসাইন (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ কোন এক সফরে (খয়বর থেকে প্রত্যাবর্তনকালে) তারা নবী (স)-এর সঙ্গে ছিলেন। সারারাত তারা পথ চলতে থাকেন। ভার নিকটবর্তী হলে একস্থানে এসে তারা (বিশ্রাম নেয়ার জন্য) থেমে পড়লেন। এ কারণে সবাই এতো গভীর নিদ্রাভিভূত হয়ে পড়লেন যে, সূর্য উঠে গেল। (কিছু কেউ টের পেল না)। অবশেষে সর্বপ্রথম যিনি জাগলেন তিনি হলেন আবু বকর (রা)। আর রস্পুল্লাহ (স)-কে ঘুম থেকে কখনো জাগানো হতো না যতক্ষণ না তিনি নিজ থেকে জাগতেন। অতপর উমর (রা) জাগলেন। আবু বকর (রা) নবী (স)-এর শিয়রে বসে পড়লেন এবং উচ্চঃস্বরে তাকবীর বলতে লাগলেন। এতে নবী (স) জেগে উঠলেন এবং (সেখান থেকে উঠে একটু দূরে) গিয়ে আমাদেরকে নিয়ে ভোরের নামায (ফজর) পড়লেন। একজন লোক আমাদের থেকে দূরে দাঁড়িয়েছিল। সে আমাদের সাথে নামায পড়লে না। নামায শেষে নবী (স) বললেন, হে অমুক! আমাদের সাথে নামায পড়তে তোমাকে কিসে বাধা দিয়েছে? লোকটি বললো, আমি অপবিত্রতার (স্বপ্লুদোষ) শিকার হয়েছি। (আর আমাদের সাথে পানি নেই।) নবী (স) তাকে (পবিত্র) মাটি দ্বারা তায়ামুম করার নির্দেশ দিলেন। তারপরে সে (তায়ামুম করে) নামায পড়লো।

(ইমরান ইবনে হুসাইন বলেন.) আমাকে নবী (স) কয়েকজন আরোহীর সাথে আগে পাঠিয়ে দিলেন। (পথিমধ্যে) আমরা ভীষণ পিপাসার্ত হয়ে পড়লাম। আমরা পথ চলছি। এমন সময় আমাদের নজরে পড়লো একটি স্ত্রীলোক (সওয়ারীর উপর) দু'টি বড় মশকের মাঝখানে নিজের পা দু'টি ঝুলিয়ে বসে আছে। আমরা তাকে জিজ্ঞেস করলাম, পানি কোথায় ? সে বলল, পানি নেই। আমরা বললাম, তোমার অবস্থান আর পানির মধ্যে দূরত্ব কতুটুকু ? সে বলল, একদিন ও এক রাতের পথ। আমরা বললাম, তুমি রস্লুল্লাহ (স)-এর নিকট চল। সে বললো, কেমন রসূলুল্লাহ ? অতপর আমরা তাকে অনেকটা জবরদন্তি করে নবী (স)-এর নিকট নিয়ে গেলাম। রস্লুল্লাহ (স)-এর নিকট এসেও সে তাই বললো যা আমাদের নিকট বলেছিল। সাথে সাথে এও বললো যে, সে এতিম সম্ভানের মা। তখন নবী (স) তার মশক দু'টি খুলতে বললেন, তারপর তিনি মশকের মুখে হাত বুলালেন। (তাঁর হাতের স্পর্শে পানির এত প্রাচুর্য দেখা দিল যে.) আমরা চল্লিশ জন পিপাসিত লোক অত্যন্ত তৃপ্তি সহকারে পানি পান করালাম এবং আমাদের সাথে যতটি মশক ও ঘটি বাটি ছিল স্বগুলো ভর্তি করলাম। তথু উটগুলোকে পান করলাম না। তারপরেও স্ত্রীলোকটির মশক (পানি দ্বারা) এতটা ভর্তি ছিল যেন মনে হচ্ছিল পানি উপচে পড়বে। তারপর নবী (স) বললেন, তোমাদের নিকট (খাবার) যা কিছু আছে নিয়ে এসো। তখন তার (মহিলার) জন্য কয়েক খন্ড রুটি ও কিছু খেজুর জমা করা হলো। অতপর (এণ্ডলো নিয়ে) সে বাড়ি ফিরে গেল। ফিরে গিয়ে সে বললো, আমি একজন শ্রেষ্ঠ যাদুকরের সাক্ষাত পেয়েছি। লোকেরা মনে করে যে. তিনি নবী। (এভাবে) এই স্ত্রীলোকটির মাধ্যমে আল্লাহ ঐ গ্রামবাসীকে হেদায়াত করেন। সে নিজেও মুসলমান হলো এবং সকল গ্রামবাসীও ইসলাম গ্রহণ করলো।

٣٠٨- عَنْ أَنَسٍ قَالَ أَتِى النَّبِيُّ ﷺ بِإِنَاءٍ وَهُوَ بِالزَّوْرَاءِ فَوَضَعَ يَدَهُ فِي الْإِنَاءِ فَهُوَ بِالزَّوْرَاءِ فَوَضَعَ يَدَهُ فِي الْإِنَاءِ فَجَعَلَ الْلَاءُ يَنْبَعُ مِنْ بَيْنَ أَصَابِعِهِ فَتَوَضَّاً الْقَــوْمَ قَالَ قَتَادَةُ قُلْتُ لَأِنَسٍ كُمْ كُنْتُمْ قَالَ ثَلَاتُمَانَةٍ إِنْ زُهَاءَ ثَلاَتُمَائِةٍ \_ . قَالَ ثَلاَتُمَائِةً إِنْ زُهَاءَ ثَلاَتُمَائِةً \_ .

৩৩০৮. আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা নবী (স)-এর নিকট একটি (পানির) পাত্র আনা হলো। তখন তিনি (মদীনার নিকটবর্তী) যাওরা নামক স্থানে অবস্থান করছিলেন। তিনি ঐ পাত্রের মধ্যে হাত রাখলেন। তার আঙ্গুলগুলোর ফাঁক থেকে পানি উথিত হতে লাগলো এবং লোকেরা ঐ পানি দিয়ে অযু করলো। কাতাদা বলেন, আমি আনাস (রা)-কে জিজ্ঞেস করলাম, আপনারা সংখ্যায় কতজন ছিলেন ? তিনি বললেন তিনশ'জন কিংবা তার কাছাকাছি।

٣٣١٠٠ عَنْ أَنَسِ بَنِ مَالِكِ أَنَّهُ قَالَ رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ وَحَانَتُ صَلَاَةُ الْعَصْرِ فَالْتَمِسَ الْوَضُوْءَ فَوَضَعَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ بِوَضُوْءٍ فَوَضَعَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ بِوَضُوْءٍ فَوَضَعَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ يَدَهُ فِي ذَٰلِكَ الْإِنَاءِ فَأَمَرَ النَّاسَ أَنْ يَتَوَضَّوُا مِنْهُ فَرَأَيْتُ الْمَاءَ يَنْبُعُ مِنْ تَحْتِ أَصَابِعِهِ فَتَوَضَّنَا النَّاسُ حَتَّى تَوَضَّوُا مِنْ عِنْدِ الْحَرِهِمْ ـ مِنْ تَحْتِ أَصَابِعِهِ فَتَوَضَّنَا النَّاسُ حَتَّى تَوَضَّوُا مِنْ عِنْدِ الْحَرِهِمْ ـ

৩৩০৯. আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রস্লুল্লাহ (স)-কে দেখেছি। তখন আসরের নামাযের সময় হয়ে গেছে। লোকেরা অযুর পানি তালাশ করতে লাগলো, কিন্তু তারা পানি পেল না। অবশেষে রস্লুল্লাহ (স)-এর নিকট (একটি পাত্র করে) সামান্য কিছু পানি নিয়ে আসা হলো। রস্লুল্লাহ (স) ঐ পাত্রের মধ্যে হাত রাখলেন এবং লোকদেরকে সে পানি থেকে অযু করার জন্য আদেশ দিলেন। আনাস (রা) বলেন, আমি দেখতে পেলাম, নবী (স)-এর আঙ্গুলগুলার নীচ (ফাঁক) দিয়ে সজোরে পানি উছলে পড়ছে। লোকেরা অযু করতে লাগলো এবং শেষ পর্যন্ত তাদের প্রত্যেকটি লোকই অযুকরলো।

٣٦٠- عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكِ قَالَ خَرَجَ النَّبِيِّ فَى بَعْضٍ مُخَارِجِهِ وَمَعَهُ نَاسًّ مِنْ أَصْحَابِهِ فَانْطَلَقُوْا يَسْيُرُوْنَ فَحَضَرَتِ الصَّلَاةُ فَلَمْ يَجِدُوا مَاءً يَتَوَضَّوُنَ فَانُطَلَقَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ فَجَاء بِقَدَحٍ مِنْ مَاء يَسيْرِ فَأَخَذَهُ النَّبِيُّ فَتَوَضَّا تُمَّ مَدَّ أَصَابِعَهُ الْاَرْبِعُ عَلَى الْقَوْمِ فَجَاء بِقَلَ : قُوْمُوا فَتَوَضَّقُ الْفَتَوْصَا الْقَوْمُ حَتَّى بَلَغُوا فَيُومَ يُومُوا فَتَوَضَّقُ الْفَتَوَضَّا الْقَوْمُ حَتَّى بَلَغُوا فَيُمَا يُرِيدُونَ مِنَ الْوَضُوء وَكَانُوا سَبْعَيْنَ أَوْ نَحُوهٌ ـ

১৩১০. আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা নবী (স) কোন এক সফর উপলক্ষে বাইরে গমন করেন। তাঁর সাথে ছিলেন সাহাবাদের একটি জামায়াত। তাঁরা চলতে চলতে (পথিমধ্যে) নামায়ের সময় হয়ে গেল। কিন্তু অযু করার জন্য তাঁরা পানি পেলেন না। তখন তাদের মধ্য থেকে একজন চলে গেলেন এবং একটি পাত্রে করে সামান্য পানি নিয়ে হাজির হলেন। নবী (স) সে পানিটুকু নিয়ে নিলেন এবং অযু করলেন। তারপর নিজের চারটি আঙ্গুল ঐ পাত্রের ওপর সোজা করে রাখলেন। অতপর (লোকদেরকে) বললেন, তোমরা উঠে এসে অযু কর। তখন তারা অযু করতে লাগলেন। শেষ পর্যন্ত যতেজনের ইচ্ছা হল তারা সকলেই অযু করলেন। আর তারা সংখ্যায় ছিলেন সত্তর কিংবা তার কাছাকাছি।

٣٣١١ - عَنْ أَنَس قَالَ حَضَرَت الصَّلاَةُ فَقَامَ مَنْ كَانَ قَرِيْبَ الدَّارِ مِنَ الْمُسْجِدِ

يَتَوَضَّأُ وَيَقِيَ قَوْمٌ فَأْتِيَ النَّبِيَ ﴿ عِنْ مِخْضَبِ مِنْ حِجَارَةِ فِيهِ مَاءٌ فَوَضَعَ كُفَّةُ

فَصَغُرَ الْمُخْضَبُ أَنْ يَبُسُطُ فَيْهِ كَفَّهُ فَضَمَّ أَصَابِعَهُ فَوَضَعَهَا فِي الْمُخْضَبِ فَتَوَضَّا الْقَوْمُ كُلُّهُم جَمِيْعًا قُلْتُ كُمْ كَانُوا قَالَ ثَمَانُونَ رَجُلاً ـ

তিও১১ আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা নামাযের সময় হলো। (অথচ মসজিদে পানি ছিল না) যাদের ঘর মসজিদের নিকটবর্তী ছিল তারা অযু করতে চলে গেল। আর বেশ কিছু লোক (অযু ছাড়া) রয়ে গেল। তখন রসূলুল্লাহ (স)-এর নিকট প্রস্তর নির্মিত একটি পাত্র আনা হলো। তাতে সামান্য কিছু পানি ছিল। তিনি তাতে হাত রাখলেন। কিন্তু পাত্রটি ছোট ছিল বলে তিনি তার মধ্যে হাত প্রসারিত করতে পারলেন না। অতপর তিনি নিজের আঙ্গুলগুলো মিলিয়ে নিলেন এবং পাত্রটির মধ্যে হাত রাখলেন। তারপর সবলোক অযু করলো। (অপর এক রাবী হুমাইদ বলেন,) আমি (আনাসকে) জিজ্ঞেস করলাম, তারা (সংখ্যায়) কতজন ছিল। তিনি বললেন, আশিজন।

٣٣١٢ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ عَطِشَ النَّاسُ يَوْمَ الْحُدَيْبِيَةِ وَالنَّبِيِّ وَالنَّاسُ نَحْوَهُ فَقَالَ مَا لَكُمْ قَالُ لَوْ لَيْسَ عَنْدَنَا مَاءٌ نَتَوَضَّا وَلاَ نَشْرَبُ إِلاَّ مَا بَيْنَ يَدَيْكُ فَوَضَعَ يَدَهُ فِي الرَّكُوةِ فَجَعَلَ الْمَاءُ يَثُورُ مَاءً وَيَوضَانَا قُلْتُ كُمْ كُنْتُمْ قَالَ لَوْ كُنَّا (يَغُورُ) بَيْنَ أَصَابِعِهِ كَأَمْثَالِ الْعُيُونِ فَشَرَبُنَا وَتَوَضَّانَا قُلْتُ كُمْ كُنْتُمْ قَالَ لَوْ كُنَّا وَلَا لَكُونُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ لَا لَكُونُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالُ لَوْ كُنَّا مَانَةً اللَّهُ لَكُونَانَا كُمْ تُكُمْ مَنْ عَشَرَةً مَانَةً لَا

৩৩১২. জাবের ইবনে আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, হুদাইবিয়ার সময় লোকেরা পিপাসার্ত হয়ে পড়লো। (শুধুমাত্র) নবী (স)-এর সামনে একটি ছোট পানির পাত্র ছিলো। (তা থেকে) তিনি অযু করলেন। লোকেরা তাঁর দিকে ছুটে এলো। তিনি বললেন, তোমাদের কি হয়েছে ? তারা বলল, আপনার সম্মুখস্থ (পাত্রের) পানিটুকু ছাড়া আমাদের নিকট অযু কিংবা পান করার মত সামান্য পরিমাণ পানিও নেই। তখন নবী (স) নিজের হাতখানা ঐ পাত্রের মধ্যে রাখলেন। তারপর তাঁর আঙ্গুলগুলোর ফাঁক দিয়ে ঝর্ণাধারার ন্যায় পানি প্রবাহিত হতে লাগল। আমরা সবাই পান করলাম এবং অযু করলাম। (রাবী সালেম বলেন) আমি জাবের (রা)-কে জিজ্ঞেস করলাম, আপনারা (সংখ্যায়) কতজন ছিলেন ? তিনি বললেন, যদি আমরা এক লাখও হতাম তবুও (ঐ পানি) আমাদের জন্য যথেষ্ট হতো। আমরা ছিলাম (মাত্র) পনের শ'জন।

٣٣١٣ - عَنِ الْبَرَاءِ قَالَ كُنَّا يَوْمَ الْحُدَيْبِيَةِ أَرْبَعَ عَشَرَةَ مِائَةً وَالْحُدَيْبِيَةُ بِثُرُّ فَنَزَحْنَاهَا حَتَّى لَمْ نَتْرُكُ فَيْهَا قَطْرَةً فَجَلَسَ النَّبِيُّ ﴿ عَلَى شَفْيْدِ الْبِثْرِ فَدَعَا بِمَاءٍ فَمَضْمَضَ وَمَجَّ فِي الْبِثْرِ فَمَكَثْنَا غَيْرَ بَعِيْدٍ ثُمَّ اِسْتَقَيْنَا حَتَّى رَويُنَا وَرَوَتُ أَق صَدَرَتْ رَكَائِبُنَا ـ

৩৩১৩. বারা'আ ইবনে আযেব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, হুদাইবিয়াতে নবী (স)-এর সাথে আমরা চৌদ্দশ' লোক ছিলাম। হুদাইবিয়া হচ্ছে একটি কৃপ। **স্কামরা** ঐ কৃপের

সমস্ত পানি তুলে নিলাম। এমন কি এক ফোটা পানিও তাতে অবশিষ্ট রাখিনি। অতপর নবী (স) এসে কৃপটির কিনারায় বসলেন এবং কিছু পানি আনালেন। তারপর তিনি কূলি করে সে পানি কৃপের মধ্যে নিক্ষেপ করলেন। আমরা কিছুক্ষণ মাত্র অপেক্ষা করলাম। (এরি মধ্যে কৃপটি পানিতে ভর্তি হয়ে গেলো।) অতপর আমরা খুব তৃপ্তি সহকারে পানি পান করলাম এবং আমাদের সওয়ারীগুলোও (উট পানি পান করে) তৃত্তি **লা**ভ করলো। ٣٣١٤ عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكِ يَقُولُ قَالَ أَبُو طَلْحَةَ لِأُمَّ سُلَيْمٍ لَقَدْ سَمِعْتُ صَوْتَ رَسُولِ اللَّهِ ٤٠٠ صَعَيْفًا أَعْرِفُ فِيهِ الْجُواعَ فَهَلْ عِنْدَكِ مِنْ شَيءٍ قَالَتْ نَعَمْ غَأَخْرَجَتْ أَقْرَاصِنًا مِن شَعِيْرٍ ثُمَّ أَخْرَجَتْ خمَارًا لَهَا فَلَفَّت الْخُبْزَ ببَعْضه ثُمَ دَسَتَّهُ تَحْتَ يَدَى وَلاَئْتَنَى بِبَعْضِه ثُمَّ أَرْسَلَتْنَى إلى رَسُول الله قَالَ فَذَهَبْتُ بِهِ فَوَجَدْتُ رَسُولًا اللَّهِ مَنِهَ في الْلَسْجِدِ وَمَعَهُ النَّاسُ فَقَمْتُ عَلَيْهِمْ فَقَالَ لِي رَسُولُ الله عليهِ أَرْسَلَكَ أَبُو طَلْحَـةً فَقُلْتُ نَعَمْ قَالَ بِطَعَـامِ فَقُلْتُ نَعَمْ فَقَالَ رَسُوْلُ الله الله الله الله مَعَهُ قُوْمُوا اللَّهَ فَانْطَلَقَ وَانْطَلَقَتُ بَائِنَ أَيْدِيْهِمْ حَتَّى جَنْتُ أَبَا طَلْحَــةَ غَاَخْبَرْتُهُ فَقَالَ أَبُو طُلُحَةً يَا أُمَّ سُلَيْم قَدْ جَاءَ رَسُولُ الله بالنَّاس وَلَيْسَ عنْدَنَا مَا نُطْعمُهُمْ فَقَالَت اللَّه وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ فَانْطَلَقَ أَبُوْ طَلْحَةَ حَتَّى لَقى رَسُولً الله هن فَأَقْبَلَ رَسُولُ الله هن وَأَبُو طَلْحَةَ مَعَهُ فَقَالَ رَسُولُ الله ه هَلْمًى يَا أُمُّ سِلَّيْمٍ مَاعِنْدَكِ فَأَتَتُ بِذَٰلِكَ الْخُبُرْ فَأَمَرَ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ ﴿ فَغُتَّ وَعَصَـرَتُ أُمَّ سلُّيْمٍ عُكَّةً فَأَدَمَتُهُ ثُمَّ قَالَ رَسُولَ اللَّهِ ﴿ فَيْهِ مَا شَسَاءَ اللَّهُ أَنْ يَقُولَ ثُمَّ قَالَ اِئْذَنَّ لِعَشْرَةٍ فَأَذِنَ لَهُمْ فَأَكُلُوا حَتَّى شَبِعُوا ثُمَّ خَرَجُوا ثُمَّ قَالَ اِنْذَنْ لِعَشْرَةٍ فَأَذنَ لَهُمْ فَأَكُلُوْاحَتِّي شَبِعُوْا ثُمَّ خَرَجُوْا ثُمَّ قَالَ اِئْذَنَ لَعَشَرَةٍ فَاذِنَ لَهُمْ فَأَكَلُوْا حَتَّى شَبِعُوْا ثُمَّ خَرَجُوْا ثُمَّ قَالَ اِنْذَنَ لِعَشَرَةٍ فَاَذَنَ لَهُمْ فَاكَلُوا حَتَّى شَبِعُوا ثُمَّ خَرَجُوا ثُمَّ قَالَ اِنَّذَنْ لَعَشَرَةٍ فَأَكُلَ الْقَوْمُ كُلُّهُمْ وَشَبِعُوا وَالْقَوْمُ سَبْعُونَ أَوْ ثَمَانُونَ رَجُلاً .

৩৩১৪. আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা আবু তালহা (রা) (আনাসের মায়ের দ্বিতীয় স্বামী) উন্মে সুলাইমকে (আনাসের মা) বললেন, আমি রসূলুক্লাহ (স)-এর কণ্ঠস্বরটা খুব ক্ষীণ ভনলাম। আমার মনে হলো তিনি ক্ষুধার্ত। তোমার নিকট (খাবার) কিছু আছে কি ? উমে সুলাইম বললেন ঃ হা। এ বলে তিনি কিছু যবের রুটি বের করলেন তারপর নিজের ওড়নাটা বের করে তার এক অংশ দিয়ে রুটিগুলো বেঁধে গোপনে আমার হাতে গুঁজে দিলেন আর অপর অংশ আমার গায়ে জড়িয়ে দিলেন। তারপর আমাকে রস্পুল্লাহর নিকট পাঠালেন। আনাস (রা) বলেন ঃ আমি গিয়ে রস্পুল্লাহ (স)-কে মসজিদে পেলাম। তাঁর সাথে আরো কিছু লোক ছিল। আমি তাদের নিকটে গিয়ে দাঁড়ালাম। তখন রসূলুল্লাহ (স) আমাকে বললেন ঃ তোমাকে কি আবু তালহা পাঠিয়েছে ? আমি বললাম ঃ হাঁ। তিনি বললেন, খাবার দিয়ে (পাঠিয়েছে) ? আমি বললাম ঃ হাঁ। তখন রসূলুল্লাহ (স) তার সাথীদেরকে বললেন ঃ ওঠ, চলো। এ বলে তারা রওয়ানা হলেন। আমিও তাদের সামনে সামনে চলতে লাগলাম এবং আবু তালহা (রা)-এর নিকট এসে তাকে রস্পুল্লাহ (স)-এর আগমনী বার্তা জানালাম। তখন আবু তালহা (রা) (তার স্ত্রীকে) বললেন ঃ হে উদ্মে সুলাইম ! রসূলুল্লাহ (স) কিছু লোক নিয়ে এসেছেন। অথচ আমাদের নিকট এ পরিমাণ (খাদ্য সামগ্রী) নেই যা আমরা তাদের সকলকে খেতে দিতে পারি। উম্মে সুলাইম বললেন ঃ আল্লাহ ও তাঁর রসূল (সব কিছু) ভাল জানেন। অতপর আবু তালহা (রা) গিয়ে রসূলুল্লাহ (স)-এর সঙ্গে সাক্ষাত করলেন। রসূলুল্লাহ (স) (ঘরের দিকে) এগিয়ে গেলেন। আবু তালহা (রা)-ও তাঁর সাথে ছিলেন। তারপর রসূলুল্লাহ (স) বললেন ঃ হে উম্মে সুলাইম ! তোমার নিকট যা কিছু আছে নিয়ে এসো। তিনি ঐ রুটিগুলো এনে হাজির করলেন। রসূলুল্লাহ (স) আবু তালহা (রা)-কে আদেশ করলেন ক্রটিগুলো ছিড়ে টুকরা টুকরা করতে)। তখন রুটিগুলো টুকরা টুকরা করা হলো এবং উম্মে সুলাইম ঘি-এর পাত্র থেকে ঘি বের করে তরকারীর সাথে মিশালেন। তারপর াসুলুল্লাহ (স) কিছু পড়ে তাতে ফুঁক দিলেন। তারপর বললেনঃ (প্রথমে) দশজনকে মাসতে বল। তখন দশ জনকে আসতে বলা হলো। তারা এসে খেলেন এবং পরিতৃপ্ত হয়ে বেরিয়ে এলেন। তারপর বললেন ঃ (এবার আরো) দশজনকে আসতে বলো। তখন (আরো) দশজনকে অনুমতি দেয়া হলো। তারা খেলেন এবং পরিতৃপ্ত হয়ে বেরিয়ে এলেন। তারপর বললেন ঃ (আরো) দশজনকে আসতে বলো। তখন (আরো) দশজনকে অনুমতি দেয়া হলো। তারা খেলেন এবং পরিতৃপ্ত হয়ে বেরিয়ে এলেন। তারপর বললেন ঃ (আরো) দশজনকে আসতে বলো। এভাবে আগত লোকদের সবাই তৃত্তি সহকারে খাওয়া দাওয়া করলেন। আর আগত লোকদের সংখ্যা ছিল সত্তর কিংবা আশিজন।

٣٢٠- عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ كُنَّا نَعُدُّ الْآيَاتِ بَرَكَةً وَأَنْتُسَمُ تَعُدُّوهَا تَخُويْفًا كُنَّا مَعَ رَسُوْلَ اللهِ مِنْ مَاء فَجَاوُا بِإِنَاء فَيْهُ مَا أَطُلُبُوا فَضَلَةٌ مِنْ مَاء فَجَاوُا بِإِنَاء فِيهُ مَا أَعْ قَلْيَلُ فَأَدْخَلَ يَدَهُ فِي الْإِنَاءِ ثُمَّ قَالَ حَيَّ عَلَى الطَّهُورِ الْلُبَارَكِ وَالْبَرَكَةُ مَنْ اللهِ فَلَقَدْ رَأَيْتُ الْلهِ عَنْهُمُ مِنْ بَيْنِ أَصَابِعِ رَسُولُ اللهِ وَلَقَدْ كُنَّا نَسْمَعُ تَسْبِيعَ الطَّعَام وَهُوَ يُؤْكَلُ .

৩৩১৫ প্রাবদুক্রতে ইবনে মাসউদ (রা) বলেন, আমরা অলৌকিক ঘটনাবলীকে এবং কুরআনের আয়াতসমূহকে বরকতের ব্যাপার বলে মনে করতাম। কিন্তু তোমরা (সাহাবাদের পরবর্তীরা) ঐশুলাকে কেবলমাত্র ভয়প্রদর্শনের ব্যাপার বলে মনে করে থাক। একবার আমরা রস্পুল্লাহ (স)-এর সাথে কোন এক সফরে ছিলাম। হঠাৎ পানির অভাব দেখা দিল। তিনি বললেনঃ "কোথাও কিছু পানি থেকে থাকলে তার সন্ধান কর।" তখন তারা (সাহাবারা) সামান্য পানি সমেত একটি পাত্র নিয়ে এলেন। তিনি নিজের হাতখানা পাত্রটির মধ্যে প্রবেশ করালেন। তারপর বললেনঃ পবিত্র ও বরকতপূর্ণ পানি নিতে এগিয়ে এসো। এ বরকত আল্লাহর পক্ষ থেকে। আবদুল্লাহ (রা) বলেনঃ আল্লাহর কসম! আমি রস্পুল্লাহ (স)-এর আঙ্গলগুলোর ফাঁক দিয়ে পানি উপচে পড়তে দেখেছি। আরো আল্লাহর কসম! (নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে) খাদ্য গ্রহণ করার সময় আমরা (কখনো কখনো) খাদ্যের তসবীহ পাঠ ভনতে পেতাম।

٣٣١٦ عَنْ جَابِرٍ أَنَّ أَبَاهُ تُوفِّيَ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ فَأَتَيْتُ النَّبِيُ عَنَ فَقُلْتُ إِنَّ أَبِي تَسَرَكَ عَلَيْهِ دَيْنًا وَلَيْسَ عِنْدِي إِلاَّ مَا يُخْرِجُ نَخْلُهُ وَلاَ يَبْلُغُ مَا يُخْرِجُ سِنِيْنَ مَا عَلَيْهِ فَانْظَلَقَ مَعِي لِكَى لاَ يُفْحِشَ عَلَى الْفُرَمَاءُ فَمَشْى حَوْلَ بَيْدُر مِنْ بَيَادِرِ التَّمْرِ فَانْظَلَقَ مَعِي لِكَى لاَ يُفْحِشَ عَلَى الْفُرَمَاءُ فَمَشْى حَوْلَ بَيْدُر مِنْ بَيَادِرِ التَّمْرِ فَانْظَلَقَ مَعْيُ لِكَى لاَ يُفْحِشَ عَلَى الْفُرَمَاءُ فَمَشْى حَوْلَ بَيْدُر مِنْ بَيَادِرِ التَّمْرِ فَانْظَلَقُ مَا يُذِي لَهُمْ وَبَقِي مِثْلُ مَا فَذَعًا ثُمَّ الْذِي لَهُمْ وَبَقِي مِثْلُ مَا أَعْظَاهُمْ -

৩৩১৬. জাবের (রা) থেকে বর্ণিত। তার পিতা ঋণগ্রস্ত অবস্থায় ইন্তিকাল (শাহাদাত বরণ) করেন। (তিনি বলেন) আমি নবী (স)-এর নিকট এসে বললাম, আমার পিতা নিজের ওপর কিছু ঋণ রেখে (মারা) গেছেন। অথচ আমার নিকট তার খেজুর বাগানের উৎপাদিত খেজুর ছাড়া আর কিছু নেই। আর ঐ বাগানের কয়েক বছরের উৎপাদনও তার ঋণ পরিশোধের জন্য যথেষ্ট হবে না। সুতরাং আপনি আমার সাথে চলুন—যাতে ঋণদাতা আমার প্রতি কঠোরতা অবলম্বন না করে। নবী (স) তার সাথে গেলেন এবং খেজুরের একটি স্তুপের চারদিকে ঘুরে ঘুরে দোয়া করলেন। তারপর আরেকটি স্তুপের নিকট এলেন (এবং অনুরূপ করলেন)। তারপর তিনি একটি স্তুপে বসে পড়লেন এবং বললেন ঃ এবার খেজুর নিতে থাক। এভাবে ঋণদাতার সমস্ত পাওনা চুকিয়ে দেয়ার পরও তার সমপরিমাণ খেজুর অবশিষ্ট রয়ে গেল।

٣٣١٧ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ أَنَّ أَصْحَابَ الصَّفْةِ كَانُوْا أَنَاسًا فُقَرَاءَ وَأَنَ النّبِيِّ عَيْدَةً عَالَ مَرَّةً مَنْ كَانَ عِنْدَهُ طَعَامُ اثْنَيْنِ فَليَدْهَب بِثَالِث وَمَنْ كَانَ عِنْدَهُ طَعَامُ اثْنَيْنِ فَليَدْهَب بِثَالِث وَمَنْ كَانَ عِنْدَهُ طَعَامُ اثْنَيْنِ فَليَدْهَب بِثَالِث وَمَنْ كَانَ عِنْدَهُ طُعَامُ أَرْبَعَة فَلَيَدْهَب بِخَامِسٍ أَنْ سَادِسٍ أَنْ كَمَا قَالَ وَأَنَّ أَبَا بَكُر جَاءَ بِثَلاَتْة وَانَطَلَت النّبِيُّ بَيْد بِعَشْرَة وَأَبُو بَكُر وَثَلاَئَة قَالَ فَهُو أَنَا وَأَبِي وَأُمِّي وَلاَ أَدْرِي وَانَظَلَت النّبِيُّ بَيْد بِعَشْرَة وَأَبُو بَكُر وَثَلاَئَة قَالَ فَهُو أَنَا وَأَبِي وَأُمِّي وَلاَ أَدْرِي هَالَ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ

عِنْدَ النَّبِيِ اللهِ عَلَى مَنْ اللَّيْلِ مَا شَاءَ اللهُ قَالَتَ لَهُ إِمْرَأَتُهُ مَا حَبَسكَ عَنْ اللّهِ قَالَتَ لَهُ إِمْرَأَتُهُ مَا حَبَسكَ عَنْ الْخَيْافِكَ أَنْ ضَيْفِكَ قَالَ أَو عَشْيَتِهِمْ قَالَتُ أَبْوَاحَتَٰى تَجِيءَ قَدْ عَرَضُوْا عَلَيْهِمْ أَضْيَافِكَ أَنْ ضَيْفِكَ قَالَ أَو عَشْيَتِهِمْ قَالَتُ أَبُواحَتَٰى تَجِيءَ قَدْ عَرَضُوا عَلَيْهِمْ فَفَلَبُوهُم فَذَهَبَتُ فَاخْتَبَاتُ فَقَالَ يَا غَنْتُرُ فَجَدْعَ وَسَبُّ وَقَالَ كُلُوا وَقَالَ لاَ أَطْعَمُهُ أَبُد اللّهُ مَا كُنَّا نَتُخُدُ مِنَ اللّقَمَة إلاّ رَبَا مِنْ أَسْفَلَهَا أَكْتُ مُنَهَا حَتَّى شَيِعُونَ وَصَارَتُ أَكْثَرَ مِمّا كَانَتُ قَبْلُ فَنَظَرَ أَبُو بَكُر فَإِذَا شَيْءً أَنْ أَكْتُر مِمّا كَانَ الشّيطُانُ يَعْنِي لَهِي اللّهَ الْكَثُرُ مِمّا كَانَ الشّيطُانُ يَعْنِي لَهِي الْأَن أَكْثَرُ مِمّا قَالَ لاَ فَتَعْرَفَتُ عَنْدَهُ وَقَالَ إِنَّا كَانَ الشّيطُانُ يَعْنِي يَمِينَهُ ثُمّ قَبْلُ بِثُلاثِ مَرَّاتِهِ يَا أَخْتَ بَنِيْ فَرَاسٍ قَالَتُ لاَ وَقَرَّةً عَيْنِي لَهِي الْأَنْ أَكْثُرُ مِمّا قَالَ لِامْ مَا كُنَا الشّيطُانُ يَعْنِي يَمِينَهُ ثُمّ قَالًا لِمْ مَا اللّهُ مَا كُنَا الشّيطُانُ يَعْنِي يَمِينَهُ ثُمّ قَلْمُ بَعْلَا لَكُنَ الشّيطُانُ يَعْنِي يَمِينَهُ ثُمّ قَلْمُ بَعْلَا فَعَنْ مَنْهُمْ قَالَ إِنَّهِ يَا أَخْتُ مَنْ الْمُعْلَانُ يَعْنِي لَهِي اللّهُ الْكُولُ مَنْهُمْ قَالَ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعَلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى اللّهُ اعْلَى الْمُعْرَفَ أَنْ الْمُعْلَى الْمُوا مِنْهَا أَجْمَعُونَ عَمْدُمُ قَالَ أَكُلُوا مِنْهُا أَعْدَلُ الْقَرَافَة عَنْ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُوا مِنْهُ الْمُلْمُ عَلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِقُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِقُ الْمُعْلَى الْمُعْلِقُ الْمُعْلَى الْمُعْلِى الْمُعْلَى الْمُولَى الْمُعْلِى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى ال

৩৩১৭. আবদুর রহমান ইবনে আবু বকর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আসহাবে সুফ্ফার<sup>২১</sup> লোকেরা ছিলেন নিতান্ত গরীব ও অসহায়। একদা নবী (স) (সাহাবাদেরকে লক্ষ্য করে) বললেনঃ (তোমাদের মধ্যে) যার নিকট দু'জন লোকের খাদ্য রয়েছে সে বেন তৃতীয় একজনকে (এদের মধ্য থেকে) নিয়ে যায়। আর যার নিকট চারজন লোকের খাদ্য রয়েছে সে পঞ্চম কিংবা (তার সাথে) ষষ্ঠ একজনকে নিয়ে যায়। অথবা যেমনটি নবী (স) বলেছেন (রাবীর সন্দেহ)। সূতরাং আবু বকর (রা) তিনজনকে নিয়ে এলেন এবং নবী (স) দশজনকে নিয়ে গেলেন। আর আবু বকর (রা)-এর পরিবারে ছিলাম আমরা তিনজন—আমার বাবা, আমার মা ও আমি। (রাবী আবু উসমান বলেন,) আমার মনে নেই তিনি (আবদুর রহমান) 'আমার স্ত্রী ও আমার এবং আবু বকর (রা)-এর শরিকী গৃহভূত্য' এ কথাটাও বলেছেন কি না ? (সেদিন) আবু বকর (রা) রাতের খানাপিনা নবী (স)-এর ঘরেই করেন। তারপর সেখানে অবস্থান করতে থাকেন এবং এশার নামায় সেখানেই পড়েন। তারপর আবার নবী (স)-এর নিকটে যান এবং রস্লুল্লাহ (স) রাতের খানাপিনা শেষ করা পর্যন্ত সেখানেই থাকেন। অবশেষে অনেকটা রাত কেটে যাবার পর ঘরে ফিরে এলে তাঁর স্ত্রী তাঁকে বলেন, কিসে আপনাকে আপনার অতিথিদের থেকে আটকে

২১ আসহাবে সুক্ষা ছিলেন বিভিন্ন এলাকা খেকে আগত কিছু সংখ্যক মুসলমান, যারা সর্বস্ব ভ্যাগ করে বসুলের সান্নিধ্য লাভের জন্য মদীনায় চলে আসেন। দীনী ইলম শিক্ষা করার ব্যাপারে তাঁরা বিশেষভাবে আমহী ছিলেন। তাই তাঁরা রাত দিন মসজিদে নববীতেই পড়ে থাকতেন। দিনের বেলা তাঁরা উত্থাহাতুক মুমিনীনদের জন্য লাকড়ী সংগ্রহ করতেন এবং মুজাহিদ পরিবারের বাজার করে দিভেন। নবী (স)-এর নিকট কোন হাদীয়া ভোহকা এলে তিনি তা তাদের মধ্যে বন্টন করে দিতেন।

রেখেছে 🛽 (অর্থাৎ অতিথি ঘরে রেখে আপনার এতটা বিশম্বে ফেরার হেতু কি 🕇) তিনি বলেন, তুমি কি তাদেরকে রাতের খাবার দাওনি ? স্ত্রী বলেন, আপনি না আসা পর্যন্ত তাঁরা (খাবার) খেতে অসম্বতি জানিয়েছেন। তাদের সামনে খাবার পেশ করা হয়েছিল। কিন্তু তাদের অসম্বতির নিকট তারা হার মানতে হয়। (অর্থাৎ তারা খেতে কিছুতেই রাযী হলেন না) আবদুর রহমান বলেন, সামি (পিতার ভয়ে) আত্মগোপন করলাম। তিনি (ধমকের স্থরে) বললেন, "আরে বেওক্ফ"! এ বলে তিনি কিছু কড়া কথা তনিয়ে দিলেন এবং বললেন, তোমরা খাও। আমি কিছুতেই খাব না। আবদুর রহমান বলেন, আল্লাহর কসম ! আমরা যে গ্রাসটি তুলে নেই তার নীচ থেকে (খাদ্য) আরো অধিক পরিমাণে বেড়ে যায়। (অর্থাৎ একটি গ্রাস তুলে নেয়ার পর প্লেটের সে জায়গাটি খালি হবার পরিবর্তে আরো অধিক খাদ্য দ্বারা ভর্তি হয়ে যায়)। শেষ পর্যন্ত সবাই তৃপ্তি সহকারে খাওয়ার পরও (দেখা গেল) খাদ্য পূর্বে যা ছিল তার চাইতে আরো বৃদ্ধি পেয়েছে। আবু বকর (রা) ব্যাপারটা লক্ষ করলেন এবং স্ত্রীকে বললেন, হে বনী ফরাস গোত্রের বোন ! খাদ্যের পরিমাণ তো পূর্বের চাইতেও অধিক (দেখতে পাচ্ছি)। স্ত্রী বলদেন, আল্লাহর কসম। হে আমার নয়ন মণি ! (আনন্দের অভিব্যক্তি) খাদ্যের পরিমাণ পূর্বের চাইতে এখনও তিন হুণ অধিক। অতপর আবু বকর (রা) তা থেকে খেলেন এবং বললেন তার (আমার) কসমটি ছিল শয়তানের প্ররোচনার কারণে। তারপর আরেকটি গ্রাস নিলেন। অতপর (অবশিষ্ট) খাদ্য নবী (স)-এর নিকট নিয়ে গেলেন। ভোর পর্যন্ত সে খাদ্য তাঁর কাছেই ছিল। (রাবী বলেন, তখন) আমাদের ও অপর একটি গোত্রের মাঝে সন্ধিচুক্তি ছিল। চুক্তির মেয়াদ শেষ হয়ে গেলে (তাদের মুকাবিলার জন্য) আমাদের বারজনকে নেতা নির্বাচিত করা হলো। এদের প্রত্যেকের সাথে আবার কয়েকজন করে লোক ছিল। আল্লাহই ভার্ল জানেন, কতজন করে এদের প্রত্যেকের সাথে পাঠান হয়েছিল। আবদুর রহমান বলেন, এদের সকলেই এ খাদ্য থেকে খেলেন ৷২২

مُوَ يَخْطُبُ يَوْمَ جُمُّعَة إِذَ قَامَ رَجُلُّ فَقَالَ يَارَسُوْلَ اللهِ مَلَكُت الْكُواعُ مَلكَت الشَّاةُ مَوَ يَخْطُبُ يَوْمَ جُمُّعَة إِذَ قَامَ رَجُلُّ فَقَالَ يَارَسُوْلَ اللهِ مَلَكُت الْكُواعُ مَلكَت الشَّاةُ فَادُعُ اللهِ مَلكَت الْكُواعُ مَلكَت الشَّاةُ فَادُعُ اللهِ مَلكَت الشَّاةُ لَوْجُاجَة فَهَاجَت وَيَعُ قَالَ أَنسُ وَإِنَّ السَّمَاءُ عَزَاليّهَا فَخَرَجُنَا نَخُوضُ الْمَاءُ حَتَّى أَتَيْنَا مَنَازِلَنَا فَلَمْ نَزَلَ نَمْطَرُ إِلَى الْجُمُعَة الْاَخْرَى فَقَامَ إِلَيْهِ ذَلِكَ الرَّجُلُ حَتَّى أَتَيْنَا مَنَازِلَنَا فَلَمْ نَزَلَ نَمْطَرُ إِلَى الْجُمُعَة الْاَخْرَى فَقَامَ إِلَيْهِ ذَلِكَ الرَّجُلُ مَن أَلْ اللهِ تَهَدَّمَت الْبُيُوتُ فَادُعُ الله يَحْبِسُهُ فَتَبَسَمَ ثُمَّ قَالَ اللهِ تَهَدَّمَت الْبُيُوتُ فَادُعُ الله يَحْبِسُهُ فَتَبَسَمَ ثُمَّ قَالَ مَا رَبُعُولَ اللهِ تَهَدَّمَت الْبُيُوتُ فَادُعُ الله يَحْبِسُهُ فَتَبَسَمَ ثُمَّ قَالَ حَرَالَيْنَا وَلاَ عَلَيْنَا فَنَظُرْتُ إِلَى السَّحَابِ تَصِدَّعَ حَوْلَ الله يَحْبِسُهُ فَتَبَسَمَ ثُمَّ قَالَ حَرَالَيْنَا وَلاَ عَلَيْنَا فَنَظُرْتُ إِلَى السَّحَابِ تَصِدَّعَ حَوْلَ الْدَيْنَة كَأَنَّهُ إِكْلِيلً وَ عَلَيْنَا فَنَظُرْتُ إِلَى السَّحَابِ تَصِدَّعَ حَوْلَ الْدَيْنَة كَأَنَّهُ إِكْلِيلً وَ عَلَا اللهُ عَلَيْنَا فَنَظُرْتُ إِلَى السَحَابِ تَصِدَّعَ حَوْلَ الْدَيْنَة كَأَنَّهُ إِكْلِيلً وَاللهُ عَلَيْنَا وَلا عَلَيْنَا وَلا عَلَيْنَا وَلا عَلَيْنَا فَنَظُرْتُ إِلَى السَحَابِ تَصِدَّعَ حَوْلَ الْدَيْنَة كَأَنَّهُ إِكْلِيلًا وَلا عَلَيْنَا وَلا عَلَيْنَا وَلا عَلَيْنَا وَلا عَلَى السَحَابِ تَصَدَّعَ عَوْلَ الْدَيْنَة كَأَنَّهُ إِكْلِيلًا وَلا عَلَيْنَا وَلا عَلَيْنَا وَلَوْ الْعَلَالَ عَلَيْكُ الْفَالُ عَلَى السَعْمَ الْعَلَاقِ الْعَلَيْقِ اللهُ عَلَى الْعَلَيْفُ الْعَلَى عَلَى الْعَلَى الْمَالِقُولُ اللهُ الْفُولُ اللهُ عَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْمَالَقُولُ الْعُولُ الْمُولِقُولُ اللهُ الْعَلَى الْعَلَى الْعُولُولُ الْعُلَالِ اللّهُ عَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَالِ اللهُ الْعَلَالَ الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْمُولِقُ الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَيْمُ الْعُولُولُ الْمُلْعِلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَيْ

او كما قال الا একথাটা দ্বারা রাবী আবু উসমান বুঝাতে চাচ্ছেন যে, হাদীসটির বর্ণনায় শব্দাত কিছুটা হেরফের থাকা অসম্ভব নয়। কিন্তু অর্থগত দিক থেকে কোনই বেশ কম নেই।

দিন নবী সাল্লাল্লান্থ আলাইহি ওয়া সাল্লাম খুতবা দিচ্ছিলেন। হঠাৎ এক ব্যক্তি দাঁড়িয়ে বলল, হে আল্লাহর রসূল ! ঘোড়াগুলো মারা গেল . বকরীগুলো ধ্বংস হয়ে গেল। অতএব আমাদের জন্য আল্লাহর নিকট দোয়া করুন—তিনি যেন আমাদের প্রতি রহমতের বৃষ্টি বর্ষণ করেন। তখন তিনি দুহাত উন্তোলন করে দোয়া করলেন। আনাস (রা) বলেন, আকাশ তখন কাঁচের ন্যায় স্বচ্ছ ও পরিষ্কার ছিল। (এক কণা মেঘ কোথাও ছিল না)। হঠাৎ বাতাস বইতে শুকু করল। মেঘের আবির্ভাব ঘটল তারপর মেঘণ্ডলো একত্রিত হয়ে গেল। অতপর আকাশ তার মুখ খুলে দিল। অর্থাৎ বর্ষণ শুকু হলো। (এত প্রচুর বৃষ্টি হলো যে,) আমরা (মসজিদ থেকে) বেরিয়ে পানি সাঁতরিয়ে বাড়ি এসে পৌছলাম। পরবর্তী শুক্রবার পর্যন্ত একটানা বৃষ্টি হতে থাকলো। পরবর্তী শুক্রবার দিন ঐ লোকটি কিংবা অন্যকেউ (আবার) দাঁড়িয়ে বলল, হে আল্লাহর রসূল ! (অতিবৃষ্টিতে) বাড়ি ঘর ধ্বংস হয়ে গেল। অতএব আল্লাহর নিকট দোয়া করুন, তিনি যেন বৃষ্টি বন্ধ করে দেন। নবী (স) মুচকি হাসলেন। তারপর বললেন ঃ (হে আল্লাহ!) আমাদের ওপর নয়, আমাদের আশপাশে (বর্ষণ করুন।) (আনাস বলেন,) আমি লক্ষ্য করলাম, মেঘণ্ডলো (তৎক্ষণাৎ) মদীনার আশপাশে সরে গেল। (চারদিকের মেঘপুঞ্জের মানখবানে) মদীনাকে তখন মনে হচ্ছিল যেন একটি মুকুট।

٣٣١٩- عَنِ ابْنِ عُمَرَ كَانَ النَّبِيُ ﴿ يَخْطُبُ إِلَى جِذَعِ فَلَمَّا اِتَّخَذَ الْمُنْبَرَ تَحَوَّلَ إِلَى جِذَعِ فَلَمَّا اِتَّخَذَ الْمُنْبَرَ تَحَوَّلَ إِلَي جِذَعِ فَلَمَّا اِتَّخَرَنَا عَثْمَانُ بِنُ إِلَيهِ فَحَنَّ الْجَدْعُ فَأَتَاهُ فَمَسَحَ يَدَهُ عَلَيْهِ وَقَالَ عَبْدُ الْحَمْيِدِ أَخْبَرَنَا عَثْمَانُ بِنُ عُمْرَ الْعَلَاءِ عَنْ نَافِعٍ بِهِٰذَا وَرَوَاهُ أَبُقُ عَاصِمٍ عَنِ ابْنِ أَبِي رَوَّادٍ عَنْ نَافِعٍ بِهِٰذَا وَرَوَاهُ أَبُقُ عَاصِمٍ عَنِ ابْنِ أَبِي رَوَّادٍ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمْرَ عَنِ النَّبِي 
عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمْرَ عَنِ النَّبِي 
عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمْرَ عَنِ النَّبِي عَنِي .

তিওঠিক, ইবনে উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, (মিম্বর তৈরীর পূর্বে) নবী (স)
একটি খেজুরের খুঁটির সাথে হেলান দিয়ে খুতবা দিতেন। মিম্বর তৈরী হয়ে গেল যখন
তিনি তাতে আসন গ্রহণ করলেন, তখন খেজুরের খুঁটিটি (নবীর বিরহে) কান্না জুড়ে দিল।
নবী (স) তখন তার নিকটে এলেন এবং তার গায়ে হাত বুলিয়ে দিলেন।

্ডিপরোক্ত হাদীসটি আরো দু'টি সূত্রে বর্ণিত হয়েছে] আবদুল হামিদ, উসমান ইবনে উমর, মু'আয ইবনে 'আলা নাফে' থেকে এবং আবু আসেম, ইবনে আবু রাউয়াদ, নাফে' ইবনে উমর নবী (স) থেকে অনুরূপ রেওয়াযেত করেছেন।

٣٣٢- عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ أَنَّ النَّبِيِّ ﴿ كَانَ يَقُومُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ الِي شَجَرةِ أَوْ نَخْلَة فَقَالَتِ امْرَأَةٌ مِنَ الْأَنْصَارِ أَوْ رَجُلُّ يَا رَسُولَ اللهِ أَلاَ نَجْعَلُ لَكَ مِنْبَرًا قَالَ إِنْ شَيْتُمُ فَجَعَلُوا لَهُ مِنْبَرًا فَلَمَّا كَانَ يَوْمُ الْجُمُعَةِ دُفْعَ إِلَى الْمِنبِرِ فَصَاحَتِ النَّخْلَةُ صِياحَ الصَّبِيِّ ثُمَّ نَزَلَ النَّبِيُّ ﷺ فَضَمَّةً إِلَيْهِ تَئِنُّ أَنْثِنَ الصَّبِيِّ الَّذِي يُسكَّنُ مَسِياحَ الصَّبِيِّ الَّذِي يُسكَّنُ قَالَ كَانَتْ تَسْمَعُ مِنَ الذَّكُرِ عِنْدَهَا ..

৩৩২০. জাবের ইবনে আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (স) জুময়ার দিন একটি বৃক্ষ অথবা খেজুরের খুঁটির (রাবীর সন্দেহ) সাথে হেলান দিয়ে দাঁড়াতেন। একজন আনসার মহিলা কিংবা কোন একটি লোক বলল, হে আল্লাহর রসূল ! আমরা আপনার জন্য একটা মিম্বর তৈরী করব কি ? তিনি বললেন, তোমাদের ইচ্ছা হলে (তেরী) করতে পার। তখন তারা তাঁর জন্য একটি মিম্বর তৈরী করলো। জুময়ার দিন যখন নবী (স) মিম্বরে আরোহণ করলেন তখন খেজুরের খুঁটিটা বাচ্চা ছেলের ন্যায় চিৎকার দিয়ে কাঁদতে শুরু করলো। নিবী (স) মিম্বর থেকে] নেমে এলেন এবং খুঁটিটাকে নিজের বুকের সাথে মিলালেন। বাচ্চা ছেলেকে যেমন আদর করে পিঠ চাপড়ে কান্যা থামানো হয় নবী সাল্লাল্লান্থ আলাইহি ওয়া সাল্লামও ঠিক তেমনি তার কান্যা থামাবার জন্য তার গা চাপড়াতে লাগলেন। জাবের (রা) বলেন, এতদিন তার নিকট যেসব দীনের আলোচনা হতো তার কথা স্বরণ করেই খুঁটিটা কান্যাকাটি করছিল।

٣٣٢١ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالَكٍ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ يَقُولُ كَانَ الْسَجِدُ مَسَقُوْفًا عَلَى جُذُوعٍ مِنْ نَخْلِ فَكَانَ النَّبِيُ عَيْثَ إِذَا خَطَبَ يَقُومُ إِلَى جِذَعٍ مِنْهَا فَلَمًا صَنْعَ لَهُ المنبرُ وَكَانَ عَلَيهِ فَسَمِعنَا لِذَلِكَ الجذعِ صَوتًا كَصَوتِ العِشَارِ حَتَّى جَاءَ النَّبِيُ عِيْثَ فَوَضَعَ يَدُهُ عَلَيْهَا فَسَكَنَتْ -

৩৩২১. আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি জাবের ইবনে আবদুল্লাহকে বলতে তনেছেন, (প্রথম দিকে) মসজিদে নববী কতকগুলো খেজুরের খুঁটির ওপর স্থাপিত ছাদ বিশিষ্ট ছিল। নবী (স) যখন খুৎবা দিতেন, তখন ঐ খুঁটিগুলোর একটির সাথে হেলনে দিয়ে দাঁড়াতেন। যখন তার জন্য মিম্বর তৈরী হলো এবং তিনি তাতে আসন গ্রহণ করলেন, তখন আমরা ঐ খুঁটির (ভেতর) থেকে উদ্ভীর স্বরের ন্যায় আওয়াজ ভনতে পেলাম অবশেষে নবী (স) (তার নিকট) এলেন এবং তার গায়ে হাত রাখলেন। তারপর খুঁটিট শন্ত হলো।

٣٣٢٠ عَنْ حُذَيْفَةَ أَنَّ عُمْرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَالَ أَيْكُمْ يَحْفَظُ قَوْلَ رَسُولِ اللهِ مَنْ الْفَتْنَة فَقَالَ حُذَيْفَةُ أَنَا أَحْفَظُ كَمَا قَالَ قَالَ هَاتِ إِنَّكَ لَجَرِيْ قَالَ رَسُولُ لَله مَنْ فَتَنَةُ الرَّجُلِ فِي أَهْلِهِ وَمَالِهِ وَجَارِهِ تُكَفَّرُهَا الصَّلاَةُ وَالصَّدَقَةُ وَالْأَمْسِرُ الله مَنْ فَتَنَةُ الرَّجُلِ فِي أَهْلِهِ وَمَالِهِ وَجَارِهِ تُكَفَّرُهَا الصَّلاَةُ وَالصَّدَقَةُ وَالْأَمْسِرُ بِالمَعْرُوفِ وَالنَّهِي عَنِ اللَّنْكَرِ قَالَ لَيَسَتُ هٰذِهِ وَلَكِنِ الَّتِي تَمُوجُ كَمُوجِ الْبَحْرِ قَالَ يَا أَمْيْرَ اللهَيْمَ اللَّيْمَ اللَّيْكَ وَبَيْنَهَا بَابًا مُغْلَقًا قَالَ يُفْتَحُ الْبَابُ أَنْ يُكُسِّرُ قَالَ ذَاكَ (عُمَرُ) أَحْرَىٰ أَنْ لاَ يُغْلَقَ قُلْنَا عَلِمَ (عُمَرُ) الْبَابُ قَالَ نَعْمَ كَمَا أَنَّ دُوْنَ غَدِ اللَّيْلَةَ إِنِّي حَدَّثَتُهُ حَدْيِثًا لَيْسَ بِالْاَغَالِيطِ فَهِبْنَا الْبَابُ قَالَ عُمْرُ الْبَابُ قَالَ عُمْرُ الْبَابُ قَالَ عُمْرُ الْبَابُ قَالَ عُمْرُ الْمَالِيطِ فَهِبْنَا أَنْ نُونَ عَد اللَّيْلَةَ إِنِي حَدَّثَتُهُ حَدْيِثًا لَيْسَ بِالْاَعَالِيطِ فَهِبْنَا أَنْ دُوْنَ غَد اللَّيْلَةَ إِنِي حَدَّثَتُهُ حَدْيِثًا لَيْسَ بِالْاَعَالِيطِ فَهَبْنَا أَنْ نُسْأَلُهُ وَأَمْرُنَا مَسْرُوقًا فَسَالًا فَقَالَ مَن الْبَابُ قَالَ عُمْرُ الْهُ عُمْرُ اللهَ عُمْرُ الْكُولُ الْمَالُ عُمْرُ الْمَابُ قَالَ عُمْرُالًا عُمْرُالُ الْمُنْ الْمَابُ قَالَ عُمْرُ الْمَابُ قَالَ عُمْرُ اللَّيْلَةُ الْمَابُ قَالَ عُمْرُ الْمُ الْمَابُ قَالًا عُمْرُ الْمَالِ اللْهُ الْمَالُولُ اللْمَالُ الْمَالُولُ الْمَالُولُ اللَّيْلَةُ الْمَالُولُ الْمَالُولُ اللْمَالُولُ اللْمَالُولُ اللْمُ اللْمُ الْمَالُولُ اللْمَالُ الْمُ الْمُقَالَ عَلَى الْمُ الْمَالُولُ اللْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُولُ اللْمَالُ الْمُ الْمُؤْلُولُ اللْمُ الْمَالُ اللْمُ الْمُؤْلُولُ اللْمُ الْمُ الْمُ الْمُؤْلُولُ اللّهُ اللْمُ الْمُ الْمُؤْلُولُ اللْمُلْمُ الْمَالُولُولُولُولُولُولُولُولُولُولُ اللّهُ الْمُؤْلُولُ اللْمُ اللْمُ الْمُؤْلُولُ اللّهُ الْمُؤْلُولُ الللْمُ الْمُؤْلُولُ اللْمُؤْلُولُ اللْمُؤْلُولُ الللّهُ الْمُؤْلُولُ اللْمُؤْلُولُ اللْمُ الْمُؤْلُولُ اللْمُؤْلُولُ اللْمُ الْمُؤْلُولُولُ اللّهُ

৩৩২২. ছ্যাইফা (রা) থেকে বর্ণিত i উমর ইবনুল খান্তাব (রা) একদিন বললেন, ফিতনা সম্পর্কিত রসুলুল্লাহ (স)-এর হাদীস তোমাদের মধ্যে কার অধিক শ্বরণ আছে ? হুযাইফা (রা) বললেন, রসুলুল্লাহ (স) যেভাবে বলেছেন, আমি হুবছ সেভাবে মনে রেখেছি। উমর (রা) বললেন, তবে বলো, নিসন্দেহে তুমি একজন সাহসী ব্যক্তি। হুযাইফা (রা) বললেন. মানুষের জন্য ফিতনার কারণ হলো তার পরিবার পরিজন, তার ধন-সম্পদ ও তার প্রতিবেশী : নামায, দানবয়রাত, ন্যায়ের আদেশ ও অন্যায় থেকে নিষেধ করার (দায়িত্ পালনের) মাধ্যমে এগুলোর ক্ষতি পুরণ হয়ে যায়। উমর (রা) বললেন, এসব (সাধারণ) ফিতনা (সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা) আমার উদ্দেশ্য নয়। বরং যা সমুদ্র তরঙ্গের ন্যায় উদ্বেশিত হবে (সে বিভীষিকাপূর্ণ ফিতনাই-ই আমার উদ্দেশ্য)। হুযাইফা বললেন, হে আমীরুল মুমিনীন ! সে ফিতনা সম্পর্কে আপনার শঙ্কিত হবার কারণ নেই। (কেননা) আপনার এবং সে ফিতনার মাঝে একটি বন্ধ দরজা রয়েছে। উমর (রা) জিজ্ঞেস করলেন, সে দরজা খোলা হবে, নাকি ভেঙ্গে ফেলা হবে ؛ ছ্যাইফা (রা) বললেন, না। (স্বাভাবিক নিয়মে খোলা হবে না) বরং (জোরপর্বক) ভেঙ্গে ফেলা হবে। উমর (রা) বললেন, তবে তো ঐ দরজা আর বন্ধ করার উপযোগী থাকবে না। আমরা (সাহাবারা) হ্যাইফাকে বললাম. উমর (রা) কি সে দরজা সম্পর্কে অবগত ছিলেন ? হুযাইফা (রা) বললেন, হা। তিনি এতটা নিশ্চিতভাবে অবগত ছিলেন যেমন আগামী দিনের শেষে রাতের আগমন অবশ্যমাবী। (কেননা) আমি তাঁকে এমন একটি হাদীস বলেছি, যাতে বিন্দুমাত্র সন্দেহের অবকাশ নেই ৷ (সাহাবারা বলেন.) আমরা হুযাইফাকে (সে দরজা সম্পর্কে) জিজ্ঞেস করতে ভয় পেলাম এবং মাসরুককে বললাম (জিজ্জেস করতে)। তিনি হুযাইফাকে জিজ্জেস করলেন, কে সেই দরজা ? তিনি বললেন, উমর স্বয়ং।২৩

تعالَهُمُ الشَّعَرُ وَحَتَّى تُقَاتِلُوا التَّرِكَ صِغَارَ الْاَعْيُنِ حُمْرَ الْوُجُوهُ ذَلْفَ الْاَنُوفِ كَأَنَّ نَعَالَهُمُ الشَّعَرُ وَحَتَّى تُقَاتِلُوا التَّرِكَ صِغَارَ الْاَعْيُنِ حُمْرَ الْوُجُوهُ ذَلْفَ الْاَنُوفِ كَأَنَّ وَكُوهَهُمُ اللَّجَانُ الْطُرَقَةُ وَتَجِدُونَ مِنْ خَيْرِ النَّاسِ اَشَدَّهُمْ كَرَاهِيَةً لَهٰذَا الْأَمْرِ حَتَّى يَقَعَ فَيهِ وَالنَّاسُ مَعَادِنَ خِيَارُهُمْ فَى الْجَاهِلِيةِ خِيَارُهُمْ فَى الْإِسْلاَمِ وَلْيَأْتِيسَنَ عَلَى أَحَدِكُمْ زَمَانٌ لَأَنَ يَرَانِي أَحَبُ إِلَيْهِ مِنَ أَنْ يَكُونَ لَهُ مِثَلُ أَهْلِهِ وَمَالِهِ عَلَى أَحَدِكُمْ زَمَانٌ لَأَنَ يَرَانِي أَحَبُ إلَيْهِ مِنَ أَنْ يَكُونَ لَهُ مِثَلُ أَهْلِهِ وَمَالِهِ عَلَى أَحَدِكُمْ زَمَانٌ لَأَنَ يَرَانِي أَحَبُ إلَيْهِ مِنَ أَنْ يَكُونَ لَهُ مِثَلُ أَهْلِهِ وَمَالِهِ عَلَى أَحَدِكُمْ زَمَانٌ لَأَنَ يَرَانِي أَحَبُ إلَيْهِ مِنَ أَنْ يَكُونَ لَهُ مِثَلُ أَهْلِهِ وَمَالِهِ عَلَى أَحَدِكُمْ زَمَانٌ لَأَنَ يَرَانِي أَحَبُ إلَيْهِ مِنَ أَنْ يَكُونَ لَهُ مِثَلُ أَهْلِهِ وَمَالِهِ عَلَى أَحَدِكُمْ زَمَانٌ لَأَنَ يَرَانِي أَحَبُ إلَيْهِ مِنَ أَنْ يَكُونَ لَهُ مِثَلُ أَهْلِهِ وَمَالِهِ عَلَى أَحَدِكُمْ زَمَانٌ لَأَنَ يَرَانِي أَحَبُ إلَيْهِ مِنَ أَنْ يَكُونَ لَهُ مِثَلُ أَهْلِهِ وَمَالِهِ عَلَى أَحَدِي الْعَامِةِ وَمَا الْمَاسِقِ وَمَالِهِ مِن الْمَاسِقِ وَهُمَا اللْعَاسِ الْعَمْ وَمَالِهِ مِن الْمَاسِقِ وَمَا الْعَمْ وَمَالِهِ مِن الْمَاسِقِ وَالْمَا وَمِي الْمُعْ وَمَالِهِ مِن الْمَاسِقِ وَمَالِهُ مَا الْمُعْلَى الْمَاسِقِ وَمَا الْمَعْمُ وَمَالِهُ وَلَى الْمُنْ مُ الْمُلِي الْمَاسِقِ وَلَى الْمُنَاقِ الْمَاسِقِ الْمَالِمُ الْمُعْمِى الْمَاسِقُ وَمَا الْمُنْ مَا الْمُوالِمُ الْمُلِي الْمُنْ مُن الْمُنْ الْمُثَلِقُ الْمُلْوَالِهِ الْمُلْمُ وَلَى الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ مُنْ أَنْ لَيْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُلْمُ الْمُولِقُ الْمُلْمِقُولُ الْمُلْمُ وَمَالِهُ الْمُنْمِقُ وَالْمُ الْمُؤْمِنَ مَنْ الْمُؤْمِقُ الْمُلْمُ الْمُلُولُولِ الْمُنْ الْمُنْ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِقُ الْمُؤْمِقُ الْمُؤْمِقُ الْمُنْ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُؤْمِقُ الْمُوالِمُ الْمُلْمُ الْمُؤْمِقُ الْمُؤْمِقُ الْمُلِكُولُولُ مِنْ الْمُؤْمِقُ الْمُ ال

২৩, উপরোক্ত হাদীসে হ্যাইফা (রা) শাহাদাতে উমর ও উসমান (রা)-এর যমানায় ফিতনার ইন্সিত করেছেন। অর্থাৎ উমর (রা) ছিলেন একজন লৌহমানব, সুমহান ব্যক্তিত্বের অধিকারী এবং সমস্ত ফিতনা ফাসাদের মুখে একটি অর্গলবদ্ধ দরজা। কিন্তু উমর (রা)-এর শাহাদাতের মাধ্যমে যথন সে বদ্ধ দরজা তেকে গেলো তথনই সূচনা হলো ফিতনা ফাসাদের। একে একে সংঘটিত হলো উসমানের শাহাদাত, সিফ্ফিনের যুদ্ধ, জামাদের যুদ্ধ, আলীর শাহাদাত। গুরু হলো খারেজীদের উৎপাত, শেষ পর্যন্ত বিলাফত রূপ নিল রাজতন্ত্রের।

পোষণকারী দেখতে পাবে, যতক্ষণ না সে তাতে জড়িত হয়ে পড়ে। মানব জাতি ধনিরাজির ন্যায়, জাহেলী যুগে ধারা উত্তম ছিলেন ইসলামী যুগেও তারা উত্তম। আর তোমাদের কারো কারো কাছে এমনও সময় আসবে, যখন লোকজন ও ধন-সম্পদ অপেক্ষা একটিবার আমার দর্শন লাভই তার নিকট অধিকতর প্রিয় হবে।

٣٣٢٤- عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيِّ عِيْقَ قَالَ لاَ تَقُوْمُ السَّاعَةُ حَتَّى تُقَاتِلُواْ خُوزًا وَكِرْمَانَ مِنَ الْأَعَيْنِ وَجُوْهُمُ مُ الْأَنُوفِ صِغَارَ الْأَعَيْنِ وَجُوْهُمُ مُ خُوزًا وَكِرْمَانَ مِنَ الْأَعَيْنِ وَجُوْهُمُ مُ الْمُعَيْنِ وَجُوهُمُ مُ الْمُعَيْنِ وَجُوهُمُ مُ الْمُعَيْنِ وَجُوهُمُ مَ الْمُعَيْنِ وَجُوهُمُ الْمُعَيْنِ وَجُوهُمُ مَ الْمُعَيْنِ وَالْمُعُلِّمُ اللَّهُ مُ السَّعَدُ لَا اللَّهُمُ المُعْلَقِينَ وَاللَّهُمُ المُعْلَقِينَ وَاللَّهُمُ المُعْلَقِينَ اللَّهُ مَا اللَّهُمُ المُعْلَقِينَ وَاللَّهُمُ اللَّهُمُ الللّهُمُ اللّهُمُ اللّهُمُ اللّهُمُ اللّهُمُ اللّهُمُ اللّهُ اللّهُمُ اللّهُمُم

৩৩২৪. আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (স) বলেছেন ঃ খুয, কিরমান প্রভৃতি অনারব দেশের লাল মুখ, চেন্টা নাক, ক্ষুদ্র চোখ ও পেটা ঢালের ন্যায় মুখাবয়ব বিশিষ্ট এবং চুলের জুতা পরিহিত লোকদের বিরুদ্ধে যে পর্যন্ত তোমরা যুদ্ধ না করবে, সে পর্যন্ত কিয়ামত সংঘটিত হবে না।

রাবী ইয়াহ্ইয়া ছাড়া অন্যরাও আবদুর রাজ্জাক থেকে অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেছেন :

٣٣٢٥ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ فَقَالُ صَحِبْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ تَّلاَثَ سِنَيْنَ لَمُ أَكُنْ فِي سِنِيْنَ لَمُ أَكُنْ فِي سِنِيْ أَحْرَصَ عَلَى أَنْ أَعِيَ الْحَدِيثُ مِنِّي فَيْهِنَّ سِمِعْتُهُ يَقُوْلُ وَقَالَ هُكَذَا بِيَدِهِ بَيْنَ يَدَى السَّاعَةِ تُقَاتِلُونَ قَوْمًا نِعَالُهُمُ الشَّعَرُ وَهُوَ هَٰذَا الْبَارِذُ \* وَقَالَ سُفْيَانُ مَرَّةً وَهُمُ أَهُلُ الْبَارِذِ \* وَقَالَ سُفْيَانُ مَرَّةً وَهُمُ أَهُلُ الْبَارِدِ -

৩৩২৫. কায়েস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা আমরা আবু হরাইরার নিকট এলে তিনি বললেন, আমি রস্লুল্লাহ (স)-এর সাহচর্যে তিন বছর কাটিয়েছি। এ তিন বছর হাদীস মুখস্থ করার ব্যাপারে আমি যত বেলী আগ্রহী ছিলাম, বাকী সমস্ত জীবনে ততোটা আগ্রহী ছিলাম না। আমি রস্লুল্লাহ (স)-কে হাত ঘারা ইন্সিত করে বলতে তনেছি. কিয়ামতের পূর্বে তোমরা (তোমাদের পরবর্তীরা) এমন একটি জাতির সঙ্গে যুদ্ধ করবে যাদের জুতা হবে চুলের (পশমী)। আর তারা হলো আহলি বারিয (অনারব দেশের) লোক।২৪

রাবী সৃষ্ণিয়ান ইবনে উয়াইনা একবার وَمُونَ هَذَا البَارِزُ শব্দটির স্থলে وُمُونَ البَارِزِ भव्मि वलाहन । (উভয় শব্দই সামর্থবোধক)।

٣٣٢٦ عَنْ عَمْرُو بُنَّ تَغْلِبَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ يَقُوْلُ بَيْنَ يَدَى السَّاعَةُ تُقَاتِلُوْنَ قَوْمًا كَأَنَّ وُجُوْهَهُمُ الْلَجَانَ ٱلْمُطْرَقَةُ ـ تُقَاتِلُوْنَ قَوْمًا كَأَنَّ وُجُوْهَهُمُ الْلَجَانَ ٱلْمُطْرَقَةُ ـ

২৪. আহলি বারিব ঃ কারো কারো মতে আহলি বারিব বলতে নবী (স) পারস্যবাসীদের প্রতি ইসিত করেছেন। আবার কারো মতে অনারব দেশের পাহাতে জঙ্গলে বসবাসকারী বর্বর জাতিকে বৃত্তিরেছেন।

৩৩২৬. আমর ইবনে তাগলিব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রস্লুল্লাহ (স)-কে বলতে শুনেছি ঃ কিয়ামতের পূর্বে তোমরা (তোমাদের পরবর্তীরা) এমন একটি জাতির বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবে, যারা চুলের জুতা পরিধান করবে এবং এমন একটি জাতির বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবে, যাদের মুখাবয়ব হবে পেটা ঢালের ন্যায়।

مُنَ عَبْدِ اللهِ بُنِ عُمْرَ قَالَ سَمَعْتُ رَسُولَ اللهِ اللهِ يَقُولُ تَقَاتِلُكُمُ الْيَهُودُ وَرَائِي فَاقْتُلُهُ وَتُسَلِّطُونَ عَلَيْهِمْ ثُمَّ (حَتَّى) يَقُولُ الْحَجُرُ يَا مُسْلِمُ هَذَا يَهُودِيٌ وَرَائِي فَاقْتُلُهُ وَهُمَا عَلَيْهِمْ ثُمَّ (حَتَّى) يَقُولُ الْحَجُرُ يَا مُسْلِمُ هَذَا يَهُودِيٌ وَرَائِي فَاقْتُلُهُ وَهُمُ وَهُمْ وَهُمُ وَهُمْ وَهُمُ وَهُمُ وَهُمُ وَهُمُ وَهُمُ وَهُمُ وَهُمْ وَهُمْ وَهُمْ وَهُمْ وَهُمْ وَهُمْ وَهُمْ وَهُمْ وَمُوامِنُ وَمُوامُومُ وَهُمُ وَمُومُ وَمُومُ وَمُومُ وَمُومُ وَهُمُ وَمُومُ وَمُومُ وَمُومُ وَهُمُ وَمُومُ وَاللّٰمُ وَاللّٰمُومُ وَمُومُ وَمُومُ وَمُومُ وَلَكُمُ وَالْيَهُمُ وَمُومُ وَاللّٰعُمُ وَاللّٰمُ وَاللّٰ عَلَيْهُمْ مُنْ وَمُومُ وَمُومُ وَالْمُومُ وَمُعُمْ وَاللّٰهُ وَالْمُومُ وَالْمُ وَاللّٰمُ وَالْمُومُ وَمُومُ وَمُومُ وَاللّٰمُ وَلَا مُعُمِّمُ وَاللّٰمُ وَاللّٰ وَمُومُ وَمُومُ وَمُؤْمُومُ وَمُومُ وَاللّٰمُ وَاللّٰمُ وَاللّٰمُ وَاللّٰمُ وَاللّٰمُ وَاللّٰمُ وَاللّٰمُ وَاللّٰمُ وَاللّٰمُ واللّٰمُ وَاللّٰمُ وَاللّٰمُ وَاللّٰمُ وَاللّٰمُ وَاللّٰمُ وَاللّمُ وَاللّٰمُ وَالْمُومُ وَالْمُومُ وَاللّٰمُ وا

٣٣٢٨ عَنْ أَبِيْ سَعَيْدِ عَنِ النَّبِيِّ قَالَ يَأْتِي عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ يَغْزُونَ فَيُقَالُ (لَهُمَ) فَيْكُمْ مَنْ صَحَبَ الرَّسُولَ فَيَقُولُونَ نَعَمَ فَيُقْتَحُ عَلَيْهِمْ ثُمَّ يَغْزُونَ فَيُقَالُ لَهُمْ \_ هَلَ فَيْكُمْ مَنْ صَحَبَ مَنْ صَحَبَ الرَسُولَ فَيَقُولُونَ نَعَمْ فَيُقْتَحُ لَهُمْ \_

১৩২৮ আবু সাঈদ (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (স) বলেছেন ঃ (ভবিষ্যতে) লোকদের কাছে এমন এক সময় আসবে যখন তারা জিহাদ করবে। তাদেরকে জিজ্ঞেস করা হবে, তোমাদের মধ্যে কি এমন লোক আছে, যে রসূলুল্লাহর সাহচর্য লাভ করেছে । (অর্থাৎ সাহাবা)। তারা বলবে, হাঁ। তাদেরকে বিজয় দান করা হবে। তারপর তারা (আরো) যুদ্ধ করবে। তখন তাদেরকে জিজ্ঞেস করা হবে, তোমাদের মধ্যে কি এমন কোন লোক পয়েছে, যারা রসূলুল্লাহর (স)-এর সাহাবাদের সাহচর্য লাভ করেছে (অর্থাৎ তাবেয়ী)। তারা বলবে, হাঁ। তাদেরকেও জয়যুক্ত করা হবে। ২৬

٣٣٢٩ عن عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ قَالَ بَيْنَا أَنَا عَندَ النَّبِيِّ عَدِيًّ أَتَاهُ رَجُلَّ فَشَكَا إِلَيْهِ الْفَاقَةَ ثُمَّ أَتَاهُ لَخَرُ فَشَكَا (الَيْهِ) قَطَعَ السَّبِيْلِ فَقَالَ يَا عَدِيَّ هَلَ رَأَيْتَ الْحِيْرَةَ قُلْتُ لَمْ أَرَهَا وَقَدْ أَنْبِئْتُ عَنْهَا قَالَ فَإِنْ طَالَتْ بِكَ حَيَاةٌ لَتَرَيَنَ الظَّعِيْنَةَ تَرْتَحِلُ مَنَ الْحَيْرَةِ حَتَّى تَطُونُ بِالْكَعْبَةِ لاَ تَخَافُ أَحَدًا إِلاَّ اللَّهُ قُلْتُ فِيمَا بَيْنِي وَبَيْنَ مَنَ الْحَيْرَةِ حَتَّى تَطُونُ بِالْكَعْبَةِ لاَ تَخَافُ أَحَدًا إِلاَّ اللَّهُ قُلْتُ فِيمَا بَيْنِي وَبَيْنَ مَنَ الْحَيْرَةِ حَتَّى تَطُولُ بَالْكَعْبَةِ لاَ تَخَافُ أَحَدًا إِلاَّ اللَّهُ قُلْتُ فِيمَا بَيْنِي وَبَيْنَ مَنَ الْحَيْرَةِ حَتَى تَطُولُ بَالْكَعْبَةِ لاَ تَخَافُ أَحَدًا إِلاَّ اللَّهُ قُلْتُ فِيمَا بَيْنِي وَبَيْنَ وَبَيْنَ فَيْنَ الْمَاتِ بِكَ حَيَاةً لَتُفْتَحَنَّ فَلَاتُ عِلْمَا مَنْ فَلْكُ كِنُونَ طَالَتْ بِكَ حَيَاةً لَتُفْتَحَنَّ كُنُوزٌ كَيْمَرَى قُلْتُ كِنْمَ وَلَئِنْ طَالَتْ بِكَ حَيَاةً لَتُفْتَحَنَّ كُنُوزٌ كَيْمَرَى قُلْتُ كُنُوزٌ كَيْمَ وَلَائِنَ مُؤَلِّ كَيْمَرَى بُنِ هُرْمُزُ وَلَئِنْ طَالَتْ بِكَ

১৫ এ যুদ্ধ কিয়ামতের পূর্বমুর্কুতে ইসা (জা)-এর ঘুনিয়ায় পুনরাবিভাবের পর সংঘটিত হবে :

২৬, হাদীস**িতে সাহাবা <mark>ও তাঁবেশ্বীদের অর্শেষ মর্যা</mark>দা ও ফ্**যীলতের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে : 1

حَيَاةٌ لَتَرَبَّنَّ الرَّجُلُ يُخْرِجُ مِلْءَ كَفِّهِ مِنْ ذَهَبٍ أَنْ فِضَّةٍ يَطْلُبُ مَنْ يَّقْبَلَهُ مِنْهُ فَلاَ يَجِدُ أَحَدًا يَقَبَلُهُ مِنْهُ وَلَيَلْقَيَنَّ اللَّهِ أَحَدُكُمْ يَوْمَ يِلْقَاهُ وَلَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ تُرْجُمَانُ يُتَرْجِمُ لَهُ فَيَقُوْلَنَّ أَلَمْ أَبْعَثْ إِلَيكَ رَسُولًا فَيَبَلَّغَكَ فَيَقُولُ بَلَى فَيَقُولُ أَلَمْ أَعْطِكَ مَالاً (وَّوَلَدًا) وَأَفْضِلْ عَلَيْكَ فَيَقُولُ بَلَى فَيَنْظُرُ عَنْ يَمِينِهِ فَلاَ يَرْى إِلاَّ جَهَنَّمَ وَيَنْظُرُ عَنْ يَسَارِهِ فَلاَ يَرِى إِلاَّ جَهَنَّمَ قَالَ عَدِيٌّ سَمِعْتُ النَّبِيِّ يَقُولُ اتَّقُوا النَّارَ وَلَوْ بِشِقَّةٍ تَـمْرَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدُ شِقَّةً تَمْرَةٍ فَبِكُلُمَةٍ طَيِّبَةٍ قَالَ عَدِيَّ فَرَأَيْتُ الظَّعَيْنَةَ تَرْتَحِلُ مِنَ الْحَيْرَة حَتَّى تَطُوْفَ بِالْكَعْبَةِ لاَ تَخَافُ إِلاَّ اللَّهَ وَكُنْتُ فِيْمَنْ الْفَتَتَعَ كَنُوْنَ كَسُرى بن هُرْمُنَ وَلَئنُ طَالَتْ بِكُمْ حَيَاةٌ لَتَرَونَ مَا قَالَ النَّبِيُّ أَبُو الْقَاسِمِ ﷺ يُخْرِجُ مِلْءَ كَفِّهِ ـ ৩৩২৯. আদী ইবনে হাতেম (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা আমি নবী (স)-এর নিকট উপস্থিত ছিলাম। হঠাৎ এক ব্যক্তি এসে তাঁর নিকট কুধার অনুযোগ করল (অর্থাৎ সে কুধার্ত বলে জানাল)। তারপর অপর এক ব্যক্তি এল এবং তাঁর নিকট ডাকাতির অভিযোগ করল। নবী (স) বললেন, হে আদী ! তুমি কি হিরা (শহর) দেখেছ ? আমি বল্লাম, আমি শহরটি দেখিনি। তবে তার অবস্থান সম্পর্কে আমার জ্ঞানা আছে। নবী (স) বলদেন, তমি যদি দীর্ঘজীবি হও তবে অবশ্যই দেখতে পাবে যে, একবদ্ধা রমনী হিরা থেকে এসে কাবা ঘরের তাওয়াফ করছে। আপ্রাহ ছাড়া ফাউকে সে ভয় করবে না। আমি মনে মনে বললাম, বনী তাই গোত্রের ডাকাতরা (তখন) কোথার থাকবে যারা বিভিন্ন শহরে ফিতনা ফাসাদের আগুন জ্বালিয়ে রেখেছে। নবী (স) আরো বললেন, তুমি যদি দীর্ঘজীবি হও তবে তোমরা কিসরার (পারস্য স্মাটের) ধনাগারসমূহ অবশ্যই উন্মুক্ত क्रत्रत । जाभि वननाभ, त्म कि किम्त्रा देवत्न इत्रभूष ? छिनि वनत्नन, टा । किम्ता देवत्न হুরমুষ। তিনি বদলেন, তুমি যদি দীর্ঘন্ধীবি হও তবে আরো দেখতে পাবে যে. একটি লোক অঞ্চলি ভর্তি প্রচুর সোনাত্রপা নিয়ে বের হবে, আর এমন একটি লোক খুঁছে ফিরবে যে তার থেকে তা গ্রহণ করবে। কিন্তু একটি লোক এমন পাবে না যে তার থেকে তা গ্রহণ করবে। তোমাদের প্রত্যেকটি *লো*ক কিয়ামতের দিন **আল্লা**হর সাথে অবশ্যই সাক্ষাত করবে। সেদিন তার ও আল্লাহর মাঝে এমন কোন দোভাষী মাধ্যম থাকবে না—যে তার কথাওলো ভাষান্তরিত করে (বৃঝিয়ে) দেবে। আল্লাহ সরাসরি তাকে বলবেন, আমি কি দুনিয়ায় তোমার নিকট আমার বাণী পৌছে দেয়ার জন্য কোন রসুল পাঠাইনি ? সে বলবে হাঁ নিক্সই পাঠিয়েছেন। তারপর আল্লাহ বলবেন, আমি কি দুনিয়াতে তোমাকে ধন-সম্পদ ও সম্ভাদসম্ভতি দান করিনি ? সে বলবে, হাঁ অবশ্যই করেছেন। তারপর সে তার ডানদিকে ভাকাবে। তখন জাহান্লাম ভিনু আর কিছুই সে দেখতে পাবে না। তারপর বামদিকে তাকাবে। কিছু ছাহানাম ছাড়া আর কিছুই তার নজরে পড়বে না। আদী বলেন, আমি নবী (স)-কে বলতে তনেছি, অর্ধেক খেল্পুর দান করে হলেও তোমরা জাহানামের আন্তন থেকে বেঁচে থাক। যদি কে**উ অর্ধেক খেলুর দানেও অসমর্থ** হয়, তবে উত্তম কথা দিয়ে নিজেকে

আগুন থেকে রক্ষা কর। আদী বলেন, নবী (স)-এর প্রথম ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী (পরবর্তীকালে) আমি এক বৃদ্ধা রমণীকে দেখেছি, হিরা থেকে এসে কাবা ঘরের তওয়াফ করছে। আল্লাহ ছাড়া আর কারো ভয় সে করছে না। (অর্থাৎ কোথাও চোর-ডাকাতের উপদ্রব নেই।) আর নবী (স)-এর দ্বিতীয় ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী আমিও তাদের মধ্যে ছিলাম যারা কিসরা ইবনে হুরমুযের ধনাগার জয় করেছে। আর তোমরা যদি আরো কিছুদিন বেঁচে থাকো তাহলে তৃতীয় ভবিষ্যদ্বাণী হিসেবে নবী আবুল কাসেম (স) যা বলেছেন যে, এক ব্যক্তি অঞ্জলি ভর্তি প্রচুর সোনারূপা নিয়ে বের হবে (এবং তা গ্রহণ করার লোক থাকবে না)—এটাও তোমরা অবশ্যই দেখতে পাবে।

- ٣٣٣ عَنْ مُحِلِّ بُنِ خَلَيْفَةَ سَمِعْتُ عَدِيًّا كُنْتُ عِنْدَ النَّبِيُّ عِنْهِ ـ

৩৩৩০. মুহিল্লি ইবনে খলীফা (রা) থেকে বাণত। তান বলেন, আমি আদী ইবনে হাতিমকে বলতে শুনেছি, তিনি বলেন, একদা আমি রস্লুল্লাহ (স)-এর নিকট উপস্থিত ছিলাম। (বাকী হাদীস পূর্বোক্ত হাদীসের অনুরূপ। এই বর্ণনায় মুহিল্লু ইবনে খলীফা হাদীসটি আদী ইবনে হাতেম থেকে সরাসরি শুনেছেন বলে উল্লেখিত হয়েছে।)

٣٣٦٠ عَنْ عُقْبَةَ بُنِ عَامِرٍ أَنَّ النَّبِيُّ ﴿ خَرَجَ يَوْمًا فَصلَلَى عَلَى أَهْلِ أُحدُ صَلَاتَهُ عَلَى أَهْلِ أُحدُ صَلَاتَهُ عَلَى الْمَيْتِ ثُمَّ انْصَرَفَ إِلَى الْمَنْبَرِ فَقَالَ إِنِّى فَرَطُكُمْ وَأَنَا شَهِيدٌ عَلَيْكُمْ أَلِيْ فَلَاتُكُمْ وَأَنَا شَهِيدٌ عَلَيْكُمُ اللهِ لَأَنْظُرُ إِلَى حَوْضِي الْأَنَ وَانِّي قَدُ أَعْطَيْتُ خَزَائِنَ مَفَاتِيْحِ الْاَرْضِ وَإِنِّي وَلَا لَيْ وَاللهِ مَا أَخَافَ بَعْدى أَنْ تُشْرِكُوا وَلَكُنْ أَخَافُ أَنْ تَنَافَسُوا فَيْهَا \_

৩৩৩১. উকবা ইবনে আমের (রা) নবী (স) থেকে বর্ণনা করেছেন, একদিন নবী (স) বাইরে গমন করেন এবং (অন্যান্য) মৃতদের ন্যায় ওহোদ যুদ্ধে শাহাদাত প্রাপ্তদের জন্য জানাযা পড়েন। অতপর তিনি এসে মিশ্বরে আরোহণ করেন এবং বলেন, আমি তোমাদের অগ্রবর্তী ব্যক্তি এবং আমি তোমাদের সাক্ষী। আল্লাহর কসম ! আমি আমার হাউযে কাউসার এখন দেখতে পাচ্ছি। সারা বিশ্বের ধনাগারসমূহের কুঞ্জি আমাকে দান করা হয়েছে। আল্লাহর কসম ! আমি এ আশংকা করি না যে, আমার পরে তোমরা সবাই মুশরিক হয়ে যাবে। বরং আমার আশংকা হচ্ছে তোমরা শুধু দুনিয়াবী ধন-সম্পদের জন্য পরম্পর কলহে ও শক্রতায় লিপ্ত হবে।

٣٣٣٢ عَنْ أُسَامَةَ قَالَ أَشْرَفَ النَّبِيُّ عَلَى أَطُمِ مِنَ الْإِطَامِ فَقَالَ هَلْ تَـرَوْزَ مَا أَرى إِنِّي أَرَى الْفِتَنَ تَقَعُ خِلاَلَ بُيُوتِكُمْ مَوَاقِعُ الْقَطْرِ ـ

৩৩৩২. উসামা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদিন নবী (স) মদীনার একটি উঁচু টিলায় আরোহণ করে সাহাবাদেরকে লক্ষ্য করে বললেন, আমি যা দেখতে পাচ্ছি তোমরা কি তা দেখতে পাচ্ছ? আমি দেখতে পাচ্ছি ফিতনা তোমাদের ঘরসমূহে বৃষ্টির ন্যায় বর্ষিত হচ্ছে।

٣٣٣- عَـنْ زَيْنَبَ بِنْتِ جَحْشِ أَنَّ النَّبِيُّ الْمَا عَلَيْهَا فَزِعًا يَقُولُ لاَ اللهَ الاَّ اللهُ وَيُلُّ الْعَرَبِ مِنْ شَرَّ قَدَ اقْتَرَبَ فُتِحَ الْيَوْمَ مِنْ رَدْمِ يَأْجُوْجَ وَمَأْجُّوجَ مِثْلُ هَـذَا وَحَلَـقَ بِإَصْبَعِهِ وَبِالَّتِي تَلْيَهَا فَقَالَتُ زَيْنَبُ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ انْهَاكُ وَفَيْنَا الصَّالِحُـوْنَ قَالَ نَعَمْ إِذَا كَثُرَ الْخَبَثُ وَعَنِ الزَّهْرِيُّ حَدَّثَتْنِي هَنْدُ بِنْتُ الْحَارِثِ الصَّالِحُـوْنَ قَالَت اسْتَيْقَظَ النَّبِيُّ ﴿ فَقَالَ سَبْحَانَ اللهِ مَاذَا أَنْزِلَ مِنَ الْخَزَائِنِ وَمَاذَا أَنْزِلَ مِنَ الْخَزَائِنِ وَمَاذَا أَنْزِلَ مِنَ الْفَتَنِ \_

৩৩৩৩. যয়নব বিনতে জাহশ (রা) থেকে বর্ণিত। একদা নবী (স) অত্যন্ত ভীত সদ্ভন্ত অবস্থায় লাইলাহা ইল্লাল্লাছ্ কালেমাটি উচ্চারণ করতে করতে তাঁর কাছে এলেন। তারপর বদলেন, অচিরেই একটি অনিষ্টকারিতা ও অকল্যাণে আরবদের ধ্বংস অনিবার্য। ইয়াজুজ মাজুজ আজ দেয়াল এতটুকু পরিমাণ ছিদ্র করেছে, এই বলে তিনি দু'টি আঙ্গুলকে বৃত্তাকার করে দেখালেন। যয়নব বলেন, আমি বললাম, হে আল্লাহর রসূল। আমরা কি ধ্বংস হয়ে যাব ? অথচ আমাদের মাঝে অনেক সংলোক রয়েছে। তিনি বললেন, হাঁ, পাপাচার যখন ব্যাপক হারে বেড়ে যাবে।

অপর একটি বর্ণনায় উন্মে সালামা বলেন, একদিন নবী (স) ঘুম থেকে উঠে বললেন, সুবহানাল্লাহ ! কতই না ধনভান্ডার অবতীর্ণ করা হয়েছে এবং কতই না ফিতনা নাযিল করা হয়েছে। [অর্থাৎ নবী (স) স্বপ্নের মাধ্যমে জানতে পারলেন যে, তাঁর ইনতিকালের পর একদিকে পারস্য ও রোমের ধনাগারসমূহ মুসলমানদের করতলগত হবে, অপরদিকে তাদের মধ্যে দেখা দেবে নানাব্রপ ফিতনা ও বিশুংখলা।]

٣٣٣٤ عَنْ صَعَصَعَةَ عَنْ أَبِي سَعِيْدِ الْخُدْرِيِّ قَالَ قَالَ لِي إِنِّي أَرَاكَ تُحِبُّ الْغَنَمَ وَتَتَّخِذُهَا فَأَصْلِحُهَا وَأَصْلِحُ رُعَامَهَا فَإِنِّي سَمِعْتُ النَّبِيُّ بَيْءَ يَقُولُ يَأْتِبَى عَلَى النَّاسِ زَمَانُ تَكُونُ الْغَنَمُ فِيْهِ خَيْرَ مَالِ الْسُلِمِ يَتَبَعُ بِهَا شَعَفَ الْجِبَالِ أَوْ سَعَفَ الْجِبَالِ أَوْ سَعَفَ الْجِبَالِ أَوْ سَعَفَ الْجِبَالِ فَيْ مَوَاقِعِ الْقَطْرِ يَفِرُّ بِدِينِهِ مِنَ الْفِتَنِ -

৩৩৩৪. আবু সা'সাহ' (রা) আবু সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, আবু সাঈদ খুদরী (রা) একদিন আমাকে বললেন, আমি তোমাকে দেখছি যে, তুমি বকরী খুব পসন্দ কর এবং সবসময় তাদের লালনপালন কর। সূতরাং তোমাকে বলছি সর্বদা তাদের প্রতি যতু নেবে এবং তাদের রোগ ব্যধির ভশ্রুষার প্রতি খেয়াল রাখবে। কেননা আমি নবী (স)-কে বলতে শুনেছি, লোকদের ওপর এমন এক যমানা আসবে, যখন বকরীই হবে মুসলমানদের উত্তম সম্পদ। একে নিয়ে মুসলমান পাহাড়ের শীর্ষ চূড়ায় বৃষ্টির ব্যর্পস্থলে (অর্থাৎ উপত্যকা ও পাহাড়ের পাদদেশে, যেখানে চারণভূমি ও ঘাস থাকবে) ছুটে যাবে এবং ফিতনা থেকে পালিয়ে নিজের দীন রক্ষা করবে।

٣٣٣٥ - عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَيْ سَتَكُونُ فَتَنَّ الْقَاعِدُ فَيْهَا خَيْرُ مِنَ الْقَاعِدُ فَيْهَا خَيْرُ مِنَ الْقَاعِدُ فَيْهَا خَيْرُ مِنَ الْقَاعِدُ فَيْهَا خَيْرُ مِنَ السَّاعِي وَمَـنَ مِنَ الْقَائِمِ وَالْقَائِمِ وَالْقَائِمِ وَالْقَائِمِ وَالْقَائِمِ وَالْقَائِمِ وَالْقَائِمِ وَالْقَائِمِ فَيْهَا خَيْرُ مِنَ السَّاعِي وَمَـنَ مُعَاوِيَةً مِثْرَوفَ لَهُ وَمَنْ وَجَدَ مَلْجًا أَوْ مَعَادًا فَلْيَعُذُ بِهِ \_ وَعَنَ نَوْفَلِ بَنِ مُعَاوِيَةً مِثْلَ حَدْيِثِ آبِي هُرَيْرَةَ هُذَا الِا آنَ آبَا بَكُر مِيزِيْدُ مِنَ الصَّلَاةِ صَلَاةً مَنْ فَاتَتُهُ مَثَلًا وَتُمَا وَمَالَهُ وَمَالَهُ \_

৩৩৩৫. আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী (স) বলেছেন, অচিরেই বহু ফিতনার উদ্ভব হবে। সে ফিতনার যুগে বসে থাকা ব্যক্তি দন্ডায়মান ব্যক্তির চাইতে উত্তম হবে এবং দন্ডায়মান ব্যক্তি চলম্ভ ব্যক্তির চাইতে উত্তম হবে। আর চলম্ভ ব্যক্তি দ্রুত ধাবমান ব্যক্তির চাইতে উত্তম হবে। যে ব্যক্তি সে ফিতনার দিকে চোখ তুলে তাকাবে ফিতনা তাকে টেনে নিয়ে যাবে। তখন সেই ফিতনা থেকে আত্মরক্ষার জন্য যদি কেউ কোন আশ্রয় খুঁজে পায়, তবে সে যেন সেখানে আশ্রয় নেয়।

নওফিল ইবনে মুআবিয়া থেকেও আবু হুরাইরা (রা)-এর হাদীসের অনুব্রপ একটি হাদীস বর্ণিত হয়েছে। তবে উক্ত হাদীসে রাবী আবু বকর ইবনে আবদুর রহমান এ কথাটি অতিরিক্ত উল্লেখ করেছেন যে, নামাযসমূহের মধ্যে এক ওয়াক্ত নামায এমন রয়েছে, ঐ নামায যার কাছ থেকে ছুটে গেল (মনে করতে হবে) তার পরিবার পরিজ্ঞন ও ধন-সম্পদ যেন তার থেকে ছিনিয়ে নেয়া হয়েছে।

٣٣٣٦ عَنِ ابْنِ مَسْعُوْد عِنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ سَتَكُوْنُ أَثَرَةٌ وَأُمُوْرٌ تُنْكِرُوْنَهَا قَالُ سَتَكُوْنُ أَثَرَةٌ وَأُمُورٌ تُنْكِرُوْنَهَا قَالُ تُؤَدِّونَ اللهَ قَالُونَ اللهَ اللهُ اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ اللهُ اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهَ اللهُ الله

৩৩৩৬. আবদুল্লাহ (রা) ইবনে মাউসদ (রা) নবী (স) থেকে বর্ণনা করেছেন। নবী (স) বলেছেন, অচিরেই তোমাদের ওপর অন্যদেরকে প্রাধান্য দেয়া হবে এবং এমন কিছু কাজ হয়ে যাবে যা তোমরা অপসন্দ করবে। সাহাবারা বললেন ঃ হে আল্লাহর রসূল। তখন আপনি আমাদের কি করতে বলেন। তিনি বললেন, (তাদের প্রতি) তোমাদের যা কর্তব্য (শোনা ও আনুগত্য করা) তা পালন করবে। আর তোমাদের যা প্রাপ্য গনীমত ইত্যাদি তা আল্লাহর নিকট চাইবে।

٣٣٣٧ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةً قَالَ قال رسولَ الله ﷺ يُهُلكُ النَّاسَ هٰذَا الْحَيَّ مِنْ قُرَيْشِ قَالُواْ فَمَا تَأْمُرُنَا قَالَ لَوْ أَنَّ النَّاسَ اعْتَزَلُوهُمْ - وَعَنْ عَمْرُو بْنُ يَحْيَىٰ فُرَيْشِ قَالُواْ فَمَا تَأْمُرُنَا قَالَ كُنْتُ مَعَ مَرْوَانَ وَأَبِي هُرَيْرَةَ فَسَمَعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ فَسَمَعْتُ أَبَا هُرَيْرَةً يُولِ سَعْيِدِ الْاُمُويِيَّ عَنْ جَدَّهِ قَالَ كُنْتُ مَعَ مَرُوانَ وَأَبِي هُرَيْرَةَ فَسَمَعْتُ أَبَا هُرَيْرَةً يَقُولُ هَلاَكُ أُمَّتِي عَلَىٰ يَدِي عَلَمَةٍ مِنْ قُرَيْشٍ يَقُولُ سَمَعْتُ الصَّادِقَ الْمَصَدُوقَ يَقُولُ هَلاَكُ أُمَّتِي عَلَىٰ يَدِي عَلَمَةً مِنْ قُرَيْشٍ فَقَالَ مَرُوانَ عَلْمَ قَالَ أَبُو هُرَيْرَةً إِنْ شَيْتَ أَنْ أُسَمِّيَهُمْ بَنِيْ فُلاَنٍ وَبَنِي فُلاَنٍ وَبَنِي فُلاَنٍ مِنْ قُلاَنٍ عِنْ فُلاَنٍ وَبَنِي فُلاَنٍ وَبَنِي فُلاَنٍ وَبَنِي فُلاَنٍ وَبَنِي فَلاَنٍ وَاللَّهُ مَا لَا اللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّه

৩৩৩৭. আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা রস্পুলাই (স) বললেন, কুরাইশদের এ লোকেরা (পার্থিব স্বার্থ ও রাষ্ট্রক্ষমতা লাভের মোহে) লোকদের ধ্বংস করবে। সাহাবারা বললেন, তখন আমাদের আপনি কি করতে আদেশ করেন। তিনি বললেনঃ হায়! লোকেরা যদি তখন তাদের সংস্পর্শ ত্যাগ করে চলতো।

সাইদ আল উমারী বলেন, আমি মারওয়ান ও আবু হুরাইরা (রা)-এর সাথে ছিলাম। এ সময় একদিন আবু হুরাইরা (রা)-কে বলতে শুনলাম, আমি সত্যবাদীকে ও সত্যবাদী বলে প্রমাণিত রস্লুল্লাহ (স)-কে বলতে শুনেছি, আমার উন্মতের ধ্বংস হবে কুরাইশের কতিপয় যুবকের হাতে। তখন মারওয়ান বিন্মিত হয়ে বলল, কতিপয় যুবকের হাতে। আবু হুরাইরা (রা) বললেন, যদি তুমি শুনতে চাও তবে আমি অমুকের পুত্র, অমুকের পুত্র এভাবে তাদের প্রত্যেকের নাম তোমাকে বলে দিতে পারি।

٣٣٣٨ عَنْ أَبُو إِدرِيسَ الْخَولانِيُ أَنَّهُ سَمِعَ حُدَيْفَةَ بَنَ الْيَمَانِ يَقُسُولُ كَانَ النَّاسُ يَسْأَلُونَ رَسُولُ اللهِ عَنَ الْخَيْرِ وَكُنْتُ أَسْأَلُهُ عَنِ الشَّرِّ مَخَافَةً أَنْ يُدْرِكَنِي فَقُلْتُ يَا رَسُولُ اللهِ إِنَّا كُنَّا فِي جَاهِلِيَّةً وَشَرِّ فَجَاعَنَا اللهُ بِهٰذَا الْخَيْرِ مِنْ شَرِّ قَالَ نَعَمْ قُلْتُ وَهَلَ بَعْدَ ذٰلِكَ الشَّرِ مِنْ خَيْرِ قَالَ نَعَمْ قُلْتُ وَهَلَ بَعْدَ ذٰلِكَ الشَّرِ مِنْ خَيْرِ قَالَ نَعَمْ قُلْتُ وَهَلَ بَعْدَ ذٰلِكَ الشَّرِ مِنْ خَيْرِ قَالَ نَعَمْ وَقُلْتُ وَهَلَ بَعْدَ ذٰلِكَ الشَّرِ مِنْ مَنْ أَجَابِهُمُ وَلَيْكُو قُلْتُ وَهِلَ بَعْدَ ذٰلِكَ الْخَيْرِ مِنْ شَرِّ قَالَ نَعْمُ دُعَاةً إِلَى أَبُولَ بِجَهَنَّمَ مَنْ أَجَابِهُمُ وَلَيْكُو قُلْتُ فَهَلَ بَعْدَ ذُلِكَ الْخَيْرِ مِنْ شَرِّ قَالَ نَعْمُ دُعَاةً إِلَى أَبُولَ بِجَهَنَّمَ مَنْ أَجَابِهُمُ إِلَيْهَا قُلُولُ اللهُ صِفْهُمْ لَنَا فَقَالَ هُمْ مِنْ جِلْدَتِنَا وَيَتَكَلِّمُونَ بِالسِنتِنَا قَلْتُ فَمَا تَأْمُرُنِي إِنْ أَدْرَكَنِي ذَلِكَ قَالَ نَقَالَ هُمْ مَنْ جِلْدِتَنَا وَيَتَكَلِّمُونَ بِالسِنتِنَا لَمُ يَكُنْ لَهُمْ جَمَاعَةً وَلاَ إِمَامٌ قَالَ فَاعْتَزِلْ تَلْكَ الْفِرَقَ كُلِّهَا وَلَوْ أَنْ تَعَضَّ بِأَصْلِ لَمُ يَكُنْ لَهُمْ جَمَاعَةً وَلاَ إِمَامٌ قَالَ فَاعْتَزِلْ تَلْكَ الْفِرَقَ كُلِّهَا وَلَوْ أَنْ تَعَضَّ بِأَصْلِ شَكُنْ لَهُمْ جَمَاعَةً وَلاَ إِمَامٌ قَالَ فَاعْتَزِلْ تَلْكَ الْفِرَقَ كُلُّهَا وَلُو أَنْ تَعْضَ بِأَصْلِ مِنْ عَلَى ذُلِكَ ـ الْمَوْرَقُ كُلُهُا وَلُو أَنْ تَعْضَ بِأَصْلِ

৩৩৩৮. আবু ইদ্রিস খাওলানী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি হুযাইফা ইবনে ইয়ামান (রা)-কে বলতে শুনেছেন, লোকেরা রস্পুল্লাহ (স)-কে কল্যাণ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেছিল। কিন্তু আমি তাঁকে অকল্যাণ ও অমঙ্গল সম্পর্কে জিজ্ঞেস করতাম, এই আশংকায় যে আমার জীবনেই তা শুরু হয়ে না যায়। একদা আমি বললাম, হে আল্লাহর রস্প ! নিক্রাই আমরা ইতিপূর্বে অজ্ঞতা ও অকল্যাণের মধ্যে ছিলাম। তারপর আল্লাহ আমাদের এই কল্যাণ (ইসলাম) দান করলেন। এই কল্যাণের পর আবার কি কোন অকল্যাণ আসবে ! তিনি বললেন, হাঁ। আমি বললাম, ঐ অকল্যাণের পর আবার কি কোন কল্যাণ আসেব ! তিনি বললেন, হাঁ। তবে তাতে কিছু আবিলতা থাকবে। আমি বললাম, সে আবিলতার স্বরূপ কি হবে ! তিনি বললেন, সে আবিলতার স্বরূপ হবে এই যে, একদল লোক আমার প্রদর্শিত পথ ছাড়া অন্য পথে লোকদেরকে চালিত করবে। তাদের কোন কোন কাজ শরীয়াত সম্মত হবে আবার কোন কোন কাল শরীয়াত বরুদ্ধ হবে। আমি বললাম, হে আল্লাহর রস্প !

এই কল্যাণের পর কি আবার অকল্যাণ আসবে ? তিনি বললেন, হাঁ। জাহান্নামের দরজাসমূহের দিকে বহু আহ্বানকারী লোকদেরকে আহ্বান করবে। যে ব্যক্তি তাদের আহ্বানে সাড়া দিয়ে সেদিকে এগিয়ে যাবে তাকে তারা জাহান্নামে নিক্ষেপ করবে। আমি বললাম, হে আল্লাহর রসূল ! তাদের পরিচয় কি ? তিনি বললেন, তারা হবে আমাদেরই সমগোত্রীয় এবং আমাদের ভাষায়ই তারা কথা বলবে। আমি বললাম, ঐ অবস্থা যদি আমাকে পেয়ে বসে অর্থাৎ যদি আমি ঐ সময় পর্যন্ত বেঁচে থাকি তাহলে আপনি আমাকে তখন কি করতে বলেন ? তিনি বললেন, মুসলিমদের জামায়াত ও তাদের ইমামকে আঁকড়ে থাকবে। আমি বললাম, যদি তখন মুসলমানদের দল ও ইমাম না থাকে ? তিনি জবাব দিলেন, তবে তোমাকে যদি গাছের মূল খেয়েও জীবন ধারণ করতে হয় তবুও তুমি তাদের সকল দল হতে দূরে থাকবে, এমন কি এ অবস্থায় যদি তোমার মৃত্যুও ঘটে। অর্থাৎ মরণকে বরণ করে নেবে তবু পথ ভষ্টদের দলে যোগ দেবে না।

٣٣٣٩ عَنْ حُذَيْفَةً قَالَ تَعَلَّمَ أَصْحَابِي الْخَيْرَ وَتَعَلَّمْتُ الشَّرُّ ـ

৩৩৩৯. হুযাইফা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমার সাথীরা রস্লুল্লাহ (স)-এর নিকট সবসময় কল্যাণ সম্পর্কে জানতে চেয়েছেন আর আমি অকল্যাণ ও ফিতনা সম্পর্কে জানতে চেয়েছি।

.٣٣٤ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ لاَ تَقُوْمُ السَّاعَةَ حَتَّى يَقْتَتِلَ فَتُكَانِ دَعُواهُمَا وَاحِدَة -

৩৩৪০. আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (স) বলেছেন, যে পর্যন্ত (মুসলমানদের) এমন দু'টি দলের মধ্যে যুদ্ধ সংঘটিত। না হবে যাদের দাবী হবে এক ও অভিনু ২৭ সে পর্যন্ত কিয়ামত সংঘটিত হবে না।

٣٣٤١ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﴿ قَالَ لاَ تَقُوْمُ السَّاعَةُ حَتَّى يَقْتَتِلَ فَتَيَانِ فَيَكُوْنَ بَيْنَهُمَا مَقْتَلَةً عَظيْمَةً دَعُواهُمَا وَاحدةً وَلاَ تَقُوْمُ السَّاعَةُ حَتَّى يُبْعَثَ دَجَّالُوْنَ كَنُّهُمْ يَرْعُمُ أَنَّهُ رَسُوْلُ اللهِ \_

৩৩৪১. আবৃ হ্রাইরা (রা) নবী (স) থেকে বর্ণনা করেছেন। নবী (স) বলেছেন ঃ যে পর্যন্ত দুটো দলের মধ্যে যুদ্ধ না বাধবে সে পর্যন্ত কিয়ামত সংঘটিত হবে না। এমন দুটো দলের মধ্যে ঘোরতর যুদ্ধ বাধবে যাদের দাবী হবে এক ও অভিনু এবং যে পর্যন্ত প্রায় তিরিশজন মিথ্যাবাদী দাজ্জালের আবির্ভাব না ঘটবে, যাদের প্রত্যেকে নিজেকে আল্লাহর রসূল বলে দাবী করবে, সে পর্যন্ত কিয়ামত সংঘটিত হবে না।

٣٣٤٢ عَنْ أَبِي سَعْدِدٍ الْخُدْرِي قَالَ بَيْنَمَا نَحْنُ عِنْدَ رَسُولِ اللَّه ﷺ وَهُوَ يَقْسِمُ

২৭, হাদীসে পরবর্তীকালে হযরত আলী ও মুআবিয়ার পারস্পরিক বিরোধ ও তার ফলশ্রুতি হিসেবে যে রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষের সূত্রপাত ঘটেছিল তার প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে।

قَسْماً أَتَاهُ ذُو الْخُويُصِرَةِ وَهُو رَجُلُ مِنْ بَنِيْ تَمِيمٍ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللهِ إِعْدلُ فَقَالَ عُمَرُ وَيُلِكَ وَمَنْ يَعْدلُ إِذَا لَمْ أَعْدلُ قَدْ خَبْتَ وَخَسِرَتَ إِنْ لَمْ أَكُنْ أَعْدلُ فَقَالَ عُمَر يَا رَسُولَ اللهِ إِنْذَنَّ لِي فَيهِ فَأَضْرِبَ عُنْقَهُ فَقَالَ دَعْهُ فَانَ لَهُ أَصْحَابًا يَحْقِرُ أَحْدكُمْ يَا رَسُولَ اللهِ إِنْذَنَّ لِي فِيهِ فَأَضْرِبَ عُنْقَهُ فَقَالَ دَعْهُ فَانَ لَهُ أَصْحَابًا يَحْقِرُ أَحْدكُمُ عَلَاتَهُ مَعْ صيامِهِم يَقْرَوْنَ الْقُرْانَ لاَ يُجَاوِزُ تَرَاقَيْهُمْ عَلَاتَهُ مَعْ صيامِهِم يَقْرَوْنَ الْقُرْانَ لاَ يُجَاوِزُ تَرَاقَيْهُمْ يَعْرُقُونَ مِنَ الدَّيْنَ كُمَا يَمْرُقُ السَّهُمُ مِنَ الرَّمِيَّةِ يُنْظَرُ إِلَى نَصْلِهِ فَلاَ يَجَدُ فَيهِ شَيَّةً بُمْ يَنْظَرُ إِلَى رَصَافِهِ فَمَا يُوجَدُ فَيهِ شَيَّةً نَمْ يُنْظَرُ إِلَى نَصْبِهِ وَهُوَ قَدْحُهُ وَلاَ مَنَا الرَّمِيَّةِ يَنْظَرُ إِلَى نَصْبِهِ وَهُوَ قَدْحُهُ وَلاَ يَوْجَدُ فِيهِ شَيَّةً فَلاَ يَبْعَرُ إِلَى نَصْبِهِ وَهُو قَدْحَهُ وَاللّهَ اللّهُ عَلَيْ يُرْجَدُ فِيهِ شَيَّةً مَنْ الْمَنْ وَلَقَةً إِخْدَى عَصْدَيَهُ مَثْلُ تُذَى الْلَوْقَة أَوْ مِثْلُ الْبَضِعَة تَدَرُدَرُ وَلِقَةً إِلْكَالُ الْمُعْدَ أَنَّ مَنْ الْتَهُمُ وَأَنَا مَعَهُ وَلَا الْمُعْدُ أَنِي طَلَى اللّهُ عَلَى مَنْ رَسُولُ اللّهِ فَي وَأَشْهَدُ أَنَّ عَلَى ثَلْا الْبُوسَعِيدُ فَأَشُومُ وَأَنَا مَعَهُ فَذَا الْحَدِيثَ مَنْ رَسُولُ اللّهِ فَي وَأَشْهَدُ أَنَّ عَلَى نَعْتِ النَّي عَلَى نَعْتِ النَّي عَلَى نَعْتِ النَّبِي عَلَى نَعْتِ النَّبِي عَلَى نَعْتِ النَّي فَقَالَ اللّهِ عَلَى نَعْتَ النَّبِي اللّهُ اللّهِ عَلَى اللّهُ السَّهُ الْمَا اللّهِ عَلَى نَعْتَ النَّبِي الْمَالِ اللّهُ عَلَى نَعْتَ النَّبِي عَلَى نَعْتَ النَّبِي الْمَالِهُ الْمُؤْونَ الْمَنَ الْمَالِهُ الْمُ الْمُؤْلُولُ الْمُولِقُولُ اللّهُ الْمُؤْلُولُ اللّهُ اللّهُ الْمُؤْلُولُ اللّهُ الْمَالِهُ الْمُؤْلُولُ اللّهُ الْمُعْمَى اللّهُ الْمُؤْلُولُ اللّهُ الْمُؤْلُولُ الْمَالِمُ اللّهُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤُلُولُ اللّهُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ اللّهُ الْمُؤْلُولُ الل

৩৩৪২. আবু সাইদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা আমরা রস্লুল্লাহ (স)-এর নিকট উপস্থিত ছিলাম। তিনি কিছু পরিমাণ সম্পদ বন্টন করছিলেন। তখন বনী তামীম গোত্রের যুল খোয়াইসরা নামক জনৈক ব্যক্তি তার নিকট এলো এবং বলল, হে আল্লাহর রস্ল ! ইনসাফ করুন। তিনি বললেন ঃ ও হে হতভাগা !২৮ আমি যদি ইনসাফ না করি, তবে কে ইনসাফ করবে ? আমি যদি ইনসাফ না করতাম, তবে তুমি বঞ্চিত ও ক্ষতিগ্রস্ত হতে। (খিবতা ও খাসিরতা হলে এ অর্থ হবে। আর যদি খিবতু ও খাসিরতু হয় তবে অর্থ হবে যদি আমি ইনসাফ না করতাম তবে আমি ব্যর্থ ও ক্ষতিগ্রস্ত হতাম)। উমর বললেন, হে আল্লাহর রস্ল ! আমাকে অনুমতি দিন, আমি তার গর্দান উড়িয়ে দেই। তিনি বললেন ঃ তাকে যেতে দাও। কেননা, তার কিছু সংখ্যক সাথী এমন রয়েছে, যাদের নামাযের (বাহ্যিক রূপের) তুলনায় তোমরা নিজেদের নামাযকে এবং যাদের রোযার তুলনায় তোমরা নিজেদের রোযাকে তুচ্ছ মনে করবে। তারা কুরআন পাঠ করে অথচ তা তাদের কণ্ঠনালীর নীচে নামে না। তারা দীন থেকে এমন দ্রুতগতিতে বেরিয়ে যাবে যেমন তীর ধনুক থেকে দ্রুত বেরিয়ে যায়। সে তীরের অগ্রভাগের লোহাটি দেখলে তাতে শিকারের কোন চিহ্নই পাওয়া যায় না। তার (অগ্রভাগের লোহার) নীচের পাঁচার্গলো দেখলে তাতেও কোন চিহ্ন পাওয়া যায় না। তার মধ্যবর্তী অংশটুকু দেখলে তাতেও কোন

২৮. "হতভাগা" এর আরবী প্রতিশব্দ এ এ আরবের একটি পরিভাষা। এর শান্দিক অর্থ ঃ তোমার অমঙ্গল হোক কিংবা তুমি ধ্বংস হও। কিন্তু মূলত এর দ্বারা বদলোয়া কামনা উদ্দেশ্যে নয়। যেমন বাংলা পরিভাষায় বলা হয় দূর পোড়া কপালে। পোড়ামুখী হতভাগা ইত্যাদি। তাই হাদীসে শন্দের শান্দিক অর্থ গ্রহণ না করে সহজ্ঞবোধ্য করার জন্য বাংলা পরিভাষায় তার অর্থ করা হয়েছে, "ওহে, হতভাগঃ!"–অনুবাদক

চিহ্ন পাওয়া যায় না এবং তার পালক দেখলে তাতেও কোন কিছু চিহ্ন পাওয়া যায় না। অথচ তীরটি (শিকারী জল্পুর নাড়ী-ভুড়ি ভেদ করে) মল ও রক্ত অতিক্রম করে বেরিয়েছে। ২৯ তাদের (চেনার জন্য) নিদর্শন হবে এই যে, তাদের মধ্যে একজন কৃষ্ণকায় লোক হবে যার একটি বাছ হবে ক্রীলোকের স্তনের ন্যায় অথবা নড়বড়ে মাংসপিন্ডের ন্যায়। যখন মানুষের মধ্যে (পারস্পরিক) মতবিরোধ দেখা দেবে তখন তারা আত্মপ্রকাশ করবে। আবু সাঈদ বলেন, আমি সাক্ষ্য দিক্ষি, এ হাদীসটি আমি নবী (স) থেকে শুনেছি এবং আমি এও সাক্ষ্য দিক্ষি, আলী ইবনে আবু তালিব তাদের সাথে যুদ্ধ করেছেন এবং আমিও সে যুদ্ধে তাঁর সাথে ছিলাম। তিনি আলী (রা) ঐ কৃষ্ণকায় লোকটিকে খুঁজে বের করার নির্দেশ জারী করেছিলেন। অতপর লোকটিকে হাজির করা হলো। তখন আমি তার মধ্যে ঐ সকল বৈশিষ্ট লক্ষ্য করেছে, যা যা নবী (স) তার ব্যাপারে বর্ণনা দিয়েছিলেন।

٣٤٣ عَن سُوْيَد بَنِ غَفَلَةَ قَالَ قَالَ عَلَيَّ إِذَا حَدَّثَتُكُمْ عَنْ رَسُوْلِ اللَّهِ ﷺ فَلَانُ أَخِرَّ مِنَ السَّمَاءِ أَحَبُّ إِلَى مِنْ أَنْ أَكْذَبَ عَلَيْهِ وَإِذَا حَدَّثَتُكُمْ فَيْمَا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ فَإِنَّ السَّمَاءِ أَحَبُّ إِلَى مَنْ أَنْ أَكْذَبَ عَلَيْهِ وَإِذَا حَدَّثَتُكُمْ فَيْمَا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ فَإِنَّ السَّمَاءِ أَحَدُ الزَّمَانِ قَوْمٌ حَدَّثَاءُ الْأَسْنَانِ سَفْهَاءُ الْأَحْلَامِ يَقُولُونَ مِنْ خَيْرِ قَوْلِ الْبَرِيَّةِ يَمْرُقُونَ مِنَ الْإِسْلاَمِ كَمَا يَمْرُقُ السَّهُمُ مِنَ الرَّمِيَّةِ لاَ يُجَاوِزُ الْمَانُهُمْ حَنَاجِرَهُمْ فَآيَنَمَا لَقَيْتُمُوهُمْ فَاقْتُلُوهُمْ فَاقْتُلُوهُمْ فَانْ تَتَلَهُمْ الْقَيْتُمُ الْمَنْ قَتَلَهُمْ يَوْمَ الْقَيَامَةِ ـ

৩৩৪৩. আলী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি যখন তোমাদের নিকট রস্লুল্লাহ (স)-এর হাদীস বর্ণনা করি, তখন তাঁর নামে মিথ্যা বলার চাইতে আকাশ থেকে পড়ে ধ্বংস হওয়াটাই আমার নিকট অধিকতর প্রিয় বলে মনে হয়। (অর্ধাৎ বিপাকে মৃত্যুবরণ করতে আমি রায়ী, তবুও নবী (স)-এর নামে মিথ্যা হাদীস বর্ণনা করতে রায়ী নই।) আর আমি যখন তোমাদের নিকট আমার ও তোমাদের মধ্যকার কোন ব্যাপারে কথা বিল, তখন যুদ্ধ ব্যাপারে আমি সত্য গোপন করতে পারি। কেননা যুদ্ধটাই একটা কৃটকৌশল। তারপর তিনি বলেন, আমি রস্লুল্লাহ (স)-কে বলতে শুনেছি, শেষ যামানায় এমন একদল অল্প বয়স্ক অর্বাচীন যুবকের আবির্ভাব ঘটবে, যারা সৃষ্টিকৃন্দের বুলির উত্তম বুলি আওড়াবে। প্রকৃতপক্ষে তারা ইসলাম থেকে এমনভাবে দ্রুন্তগতিতে বেরিয়ে যাবে যেমনভাবে তীর ধনুক থেকে বেরিয়ে যায়। তাদের ঈমান তাদের কণ্ঠনালী অতিক্রম করবে না। (অর্থাৎ অন্তরে প্রবেশ করবে না)। তোমরা তাদেরকে যেখানেই পাবে হত্যা করবে। যে ব্যক্তি তাদেরকে হত্যা করবে সে কিয়ামতের দিন এ হত্যাকান্ডের জন্য পুরস্কার লাভ করবে।

২৯. এখানে বৃল খুয়াইসিয়ার সাঝীদের দীন গ্রহণ ও বর্জনকে শিকারী জম্বুর দেহ ভেদকারী তীরের সাথে তুলনা করা হয়েছে। অর্থাৎ তারা দীন গ্রহণ করার পর এত দ্রুত তা বর্জন করবে যে, দীনের কোন চিহ্ন তাদের মধ্যে অবশিষ্ট থাকবে না। বেমন একটি তীর এত দ্রুত শিকারী জম্বুর দেহ ভেদ করে বায় যে, নাড়ী ভূড়ি অতিক্রম করা সম্বেও তীরের গায়ে মল ও রভের কোন চিহ্ন পাওয়া বায় না। অথবা বায়্যিক বারতীয় ইসলাম। কার্যকলাপ সম্পাদন করলেও তাদের অন্তরে ও চরিত্রে সামান্যতম ইসলামী প্রভাবও পরিনৃষ্ট হবে না।

٣٣٤٤ عَنْ خَبَّابِ بْنِ الْأَرَتِ قَالَ شَكَوْنَا إِلَى رَسُولِ اللهِ عَنْ وَهُوَ مُتُوسِدٌ بُرُدَةً لَهُ فِي ظُلِّ الْكَعْبَةِ قُلْنَا لَهُ أَلاَّ تَسْتَنْصِرُ لَنَا أَلاَ تَدْعُو الله لَنَا قَالَ كَانَ الرَّجُلُ فَيْمَنَ قَبْلَكُمْ يُحْفَرُ لَهُ فِي الْأَرْضِ فَيُجْعَلُ فَيْهِ فَيُجَاءُ بِالْمُنْسَارِ فَيُوْضَعُ عَلَى الرَّجُلُ فَيْمِ فَيُجَاءُ بِالْمُنْسَارِ فَيُوْضَعُ عَلَى الرَّجُلُ فَيْمَنَ قَبْلَكُمْ يُحْفَرُ لَهُ فِي الْأَرْضِ فَيُجْعَلُ فَيْهِ فَيُجَاءُ بِالْمُنْسَارِ فَيُوْضَعُ عَلَى رَأْسِهِ فَيُشْتَقَ بِأَثْنَتَينِ وَمَا يَصِدُّهُ ذَلِكَ عَن دينِهِ وَيُمشَطُ بِأَمشَاطُ الحَديد مَا نُونَ لَاسَهِ فَيُشْتَقَ بِأَثْنَتَينِ وَمَا يَصِدُّهُ ذَلِكَ عَن دينِهِ وَيُمشَطُ بِأَمشَاطُ الحَديد مَا نُونَ لَحَمَه مِنْ عَظِمٍ أَقْ عَصَب وَمَا يَصِدُّهُ ذَلِكَ عَنْ دَيْنِهِ وَالله لَيُتَمَّنَ هَذَا الْأَمْرَ حَتَّى لَيْنِهِ اللّهِ لَيُتَمَّنَ هَذَا الْأَمْرَ حَتَّى لَيْنِهِ وَاللّهِ لَيُتَمَّنَ هَذَا الْأَمْرَ حَتَّى يَسِيْرَ الرَّاكِبُ مِنْ صَنَعَاءً إِلَى حَضْرَمَوْتَ لاَ يَخَافُ إِلاَّ اللّهَ أَوِ الذِينَّبَ عَلَى غَنَمِهِ وَلَكُمْ تَسْتَعُجُلُونَ .

৩৩৪৪. খাব্বাব ইবনে আরাড (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা আমরা নবী (স)-এর নিকট (আমাদের দুঃখ-দুর্দশা সম্পর্কে) অভিযোগ করলাম। তখন তিনি নিজের চাদরটাকে বালিশ বানিয়ে কাবা ঘরের ছায়ায় বিশ্রাম করছিলেন। আমরা তাঁকে বললাম, আপনি কি আমাদের জন্য আল্লাহর নিকট সাহায্য কামনা করবেন না ? আপনি কি আমাদের জন্য আল্লাহর নিকট দোয়া করবেন না ? নবী (স) বললেন ঃ তোমাদের এমন আর কি দুর্দশা হয়েছে ? তোমাদের পূর্বে যারা ঈমানদার ছিল, তাদের কারো জন্য মাটিতে গর্ত খোড়া হতো, তারপর তাকে সে গর্তের মধ্যে দাঁড় করিয়ে রাখা হতো : তারপর করাত আনা হতো এবং তা তার মাধার ওপর স্থাপন করে তাকে দ্বিখন্ডিত করা হতো। তবুও এ অমানুষিক নির্যাতন তাকে তার দীন থেকে ফেরাতে পারতো না। আবার লোহার চিরুণী ঘারা কারো শরীরের হাড় পর্যন্ত যাবতীয় মাংস ও স্নায়ু আঁচড়ে তুলে ফেলা হতো। তবুও এটা তাকে তার দীন থেকে ফেরাতে পারতো না। আল্লাহর কসম। এ দীন অবশ্য পূর্ণতা লাভ করবে। (এবং সর্বত্র এতটা নিরাপত্তা বিরাজ করবে যে,) তখন যে কোন উদ্ভারোহী সান'আ থেকে হাযরামাওত পর্যন্ত দীর্ঘ পথ নির্বিঘ্নে অতিক্রম করবে। তখন সে নিজের নিরাপত্তার ব্যাপারে আল্লাহ ছাড়া অপর কারো এবং নিজের মেষপালের ব্যাপারে নেকড়ে ছাড়া অন্য কিছুরই ভয় করবে না। তোমরা কিন্তু (এ সময়টার আগমনের ব্যাপারে) তাড়াহুড়া করছ।

٣٣٤٥ عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكِ أَنَّ النَّبِيِّ عِنَّ اِفْتَقَدَ ثَابِتَ بْنَ قَيْسٍ فَقَالَ رَجُلِّ إِلَيْ رَسُولَ اللهِ أَنَا اَعْلَمُ لَكَ عَلْمَهُ فَأَتَاهُ فَرَجَدَهُ جَالِسًا فِي بَيْتِهِ مُنْكِسًا رَأْسَهُ فَقَالَ مَا شَانُكَ فَقَالَ شَرَّ كَانَ يَرْفَعُ صَوْبَهُ فَوْقَ صَوْبَ النَّبِيِّ عَلَيْ فَقَدُ حَبِطَ عَمَلَهُ فَقَالَ مَا شَانُكَ فَقَالَ شَرَّ كَانَ يَرْفَعُ صَوْبَهُ فَوْقَ صَوْبَ النَّبِيِ عَلَيْ فَقَلَ حَبِطَ عَمَلَهُ وَهُوَ مِنْ النَّبِي عَلَيْ فَقَالَ مُوسَى ابْنُ وَهُو مِنْ أَهْلِ الْأَرْضِ فَأَتَى الرِّجُلُ فَأَخْبَرَهُ أَنَّهُ قَالَ كَذَا وَكَذَا فَقَالَ مُوسَى ابْنُ أَنْسٍ فَرَجَعَ الْلَاّ وَلَكِنْ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ عَظِيْمَةٍ فَقَالَ الْاَهْ اللهِ فَقُلُ لَهُ إِنَّكَ لَسَتَ مِنْ أَهْلِ النَّارِ وَلَكِنْ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ .

৩৩৪৫. আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী (স) সাবেত ইবনে কাইসকে (কয়েক দিন যাবত) দেখতে না পেয়ে তার সম্পর্কে জানতে চাইলে এক ব্যক্তি বলল, হে আল্লাহর রস্ল ! আমি আপনার জন্য তার খবর জেনে আসতে পারি। এ বলে তিনি সাবেত ইবনে কাইসের নিকট গেলেন এবং দেখলেন যে, তিনি নিজের বাসভবনে মস্তক অবনত করে বসে আছেন। তখন তাকে বললেন, তোমার কি হয়েছে ! তিনি বললেন, "অমঙ্গল। কেননা সাবেত নবী (স)-এর কণ্ঠস্বরের চাইতে উচ্চস্বরে তার সামনে কথা বলেছে। সুতরাং (কুরআনের ঘোষণা মতে) তার যাবতীয় আমল বিনষ্ট হয়ে গেছে এবং সে জাহানুামীদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে গেছে। অতপর তিনি এসে রস্পুল্লাহ (স)-কে খবর দিলেন যে, সাবেত এই এই কথা বলেছে। রাবী মৃসা ইবনে আনাস (রা) বলেন, লোকটি এক বিরাট সুসংবাদ নিয়ে পুনর্বার সাবেতের নিকট গেলেন (সুসংবাদটি এই) নবী (স) তাকে বলেছেন ঃ তুমি তার নিকট যাও এবং তাকে বল—নিক্য়ই তুমি জাহানুামীদের অন্তর্ভুক্ত নও। বরং তুমি জানুাতবাসীদের অন্তর্ভুক্ত নও।

٣٣٤٦ عَنْ أَبِي إِسْحٰقَ سَمِعْتُ الْبَرَاءَ بْنَ عَارِبِ قَرَأَ رَجُلُ الْكَهْفَ وَفِي الدَّارِ الدَّابَّةُ فَجَعَلَتْ تَنْفِرُ فَسَلَّمَ فَإِذَا صَبَابَةٌ أَنْ سَحَابَةٌ غَشْيَتُهُ فَذَكَرَهُ لِلنَّبِيِّ ﷺ اِقْرَأَ فُلاَنُ فَإِنَّهَا السَّكِيْنَةُ نَزَلَتْ لِلْقُرْانِ أَنْ تَنَزَّلَتْ لِلْقُرْانِ ـ

৩৩৪৬. আবু ইসাহাক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি বারা'আ ইবনে আযেব (রা)-কে বলতে শুনেছিঃ একদা রাতের বেলা এক ব্যক্তি (উসাইদ ইবনে হুযাইর) সূরা আল কাহাফ (নামাযের মধ্যে) তেলাওয়াত করছিলেন। আর ঐ বাড়িতে তার একটি ঘোড়া বাধা ছিল। ঘোড়াটি তখন লাফাতে লাগল। তারপর তিনি সালাম ফিরে দেখলেন যে, এক অভিনব কুহেলিকা কিংবা একখন্ত মেঘ তাকে আচ্ছন্ন করে ফেলেছে। অতপর লোকটি নবী (স)-এর নিকট এ ঘটনার উল্লেখ করলে তিনি বললেনঃ হে অমুক! তুমি যদি পড়তে থাকতে! নিক্যেই (তোমাকে আচ্ছনুকৃত) ওটাই ছিল সেই 'সাকীনা' (শান্তি), যা করআন তেলাওয়াতের দক্ষন নাযিল হয়ে থাকে।

٣٣٤٧ عَنْ اَبِي إِسْحٰقَ سَمِعْتُ الْبَراءَ بْنَ عَارِبِ يَقُوْلُ جَاءَ أَبُو بَكْرِ إِلَىٰ أَبِي فَي مَثْرَلِهِ فَاشْتَرَى مَنْهُ رَحْلاً فَقَالَ لِعَارِبِ ابَعْثَ اِبْنَكَ يَحْمِلُهُ مَعِي قَالَ فَحَمَلْتُهُ مَعْيَ قَالَ فَحَمَلْتُهُ مَعْيَ قَالَ فَحَمَلْتُهُ مَعْيَ قَالَ فَحَمَلْتُهُ مَعْيَ عَلَى فَحَمَلَتُهُ مَعْدُ وَخَرَجَ أَبِي يَنْتَقَدُ ثَمَنَهُ فَقَالَ لَهُ أَبِي يَا أَبَا بَكْرٍ حَدَّثْنِي كَيْفَ صَنَعْتُمَا حَيْنَ سَرَيْتَ مَعَ رَسُولِ اللهِ عَنْ قَالَ نَعْمُ أَسْرَيْنَا لَيْلَتَنَا وَمِنَ الْغَدِ حَتَّى قَامَ قَائِمُ

৩০. যখন । النبي النبي النبي النبي । তে। খন নিজেদের কণ্ঠকে নবীর চাইতে উচ্চকণ্ঠ করো না ..... যদি কর তবে তোমাদের আমল ব্যর্থ ও পত হয়ে যাবে। " এ আয়াত অবতীর্ণ হলো, তখন সাবেত ইবনে কাইস রস্লের দরবারে যাওয়া আসা বন্ধ করে দিলেন কেননা তার কণ্ঠস্বর ছিল স্বভাবত উচ্চ। তিনি আয়াতটির বাহ্যিক অর্থ গ্রহণ করে মনে মনে ভাবলেন আয়াত অনুসারে তার যাবতীয় আমল পত হয়ে গেছে এবং তিনি ভাহান্নামীদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে গেছেন। এ সংবাদ রস্লের নিকট পৌছুলে তিনি তাকে জানাতের সুসংবাদ দেন। মূলত আয়াতটির তাৎপর্য হলো ঃ "নবীর কথার ওপর কথা বলা" অর্থাৎ "নবীর সাথে বাদানুবাদ করা।"

الظَّهِيْرَةِ وَخَلاَ الطَّرِيْقُ لاَ يَمُرُّ فِيْهِ أَحَدُّ فَرُفَعَتْ لَنَا صَخْرَةُ طَوِيْلَةً لَهَا ظلُّ لَمْ تَأْت عَلَيْهِ الشَّمْسُ فَنَزَلْنَا عِنْدَهُ وَسَوَّيْتُ لِلنَّبِيِّ ﴿ مَكَانًا بِيَدِي يَنَامُ عَلَيْهِ وَبَسَطْتُ فَيْهِ فَرْوَةً وَقُلْتُ نَمْ يَا رَسُوْلَ اللَّهِ وَأَنَا أَنْفُضُ لَكَ مَا حَوَلَكَ فَنَامَ وَخَرَجْتُ أَنفُضُ مَا حَوْلَهُ فَإِذَا أَنَا بِرَاعٍ مُقْبِلِ بِغَنَمِهِ إِلَى الصَّخْرَة يُرِيدُ مِنْهَا مِثْلَ الَّذِي أَرَدْنَا فَقُلْتُ (لَهُ) لمَنْ أَنْتَ يَا غُلاَمُ فَقَالَ لرَجُل مِنْ أَهْلِ الْلَدِيْنَةِ أَوْ مَكَّةَ قُلْتُ أَفَى غَنَمكَ لَبَرُّ قَالَ نَعَمْ قُلْتُ أَفَتَحْلُبُ قَالَ نَعَمْ فَأَخَذَ شَاةً فَقُلْتُ انْفُضِ الضَّرُّعَ منَ التَّرَاب وَالشَّعَـر وَالْقَذٰى قَالَ فَرَايَتُ الْبَرَاءَ يَضْرِبُ اِحْدَى يَدَيْهِ عَلَى الْأُخْرَى يَنْفُض فَحَلَبَ فِي قَعْبِ كُشْبَةً مِنْ لَبَنِ وَمَعِي إِدَاوَةٌ حَمَلْتُهَا لِلنَّبِيِّ عِنْهَ يَرَتَوِي مِنْهَا يَشْرَبُ وَيَتَوَضَّأُ فَأَتَيْتُ النَّبِي ﷺ ﷺ فَكَرِهْتُ أَنْ أَوْقظَـهُ فَوَافَقْتُهُ حَيْنَ إِسْتَيْقَظَ فَصنبَبْتُ مِنَ الْلَاءُ عَلَى اللَّبَنِ حَتَّى بَرَدَ أَسْفَلُهُ فَقُلْتُ اِشْرَبْ بِا رَسُـوْلَ اللَّهِ قَالَ فَشَرِبَ حَتَّى رَضَيْتُ ثُمَّ قَالَ ٱلَمْ يَأْنَ لِلَرَّحِيلِ قُلْتُ بَلَى قَالَ فَارْتَحَلْنَا بَعْدَ مَا مَالَتِ الشَّمْسُ وَاتَّبَعْنَا سُرَاقَةُ بْنُ مَالِكِ فَقُلْتُ أُتَيْنَا يَا رَسُوْلَ اللَّه فَقَالَ لاَ تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهُ مَعَنَسا فَدَعَا عَلَيْهِ النَّبِيُّ مَا فَارْتَطَمَتْ بِهِ فَرْسُهُ إِلَى بَطْنِهَا أَرْى فَيْ جَلَّدِ مِنَ الْأَرْضِ شَكَّ زُهَيْرٌ فَقَالَ إِنِّي أَرَاكُمَا قَدْ دَعَوْتُمَا عَلَيَّ فَأَدُعُوا لِي فَاللَّهُ لَكَمَا أَنْ أَرُدَّ عَنْكَمَا الطُّلَبَ فَدَعَا لَهُ النَّبِيُّ ﴿ فَنَجَا فَجَعَلَ لاَ يَلْقَى أَحَدًا إِلاَّ قَالَ ﴿قَدْ} كَفَيْتُكُمْ مَا مُنَا فَلاَ يَلْقَى أَحَدًا إِلاَّ رَدَّهُ قَالَ وَوَفَى لَنَا ـ

৩৩৪৭. আবু ইসহাক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি বারা আ ইবনে আযেবকে বলতে শুনেছি, একদা আবু বকর (রা) তাদের বাড়িতে তাঁর পিতার নিকট এলেন এবং তার কাছ থেকে একটা হাওদা (উটের পিঠের কাঠের নির্মিত আসন) ক্রয় করলেন। তারপর আযেবকে বললেন, আপনার ছেলেকে এটা বহন করে নেয়ার জন্য আমার সাথে দিন। (বারা আ বলেন,) অতপর আমি হাওদাটা বহন করে তাঁর সাথে চললাম আর আমার পিতা (আযেব) তার মূল্য গ্রহণ করার জন্য আমাদের সাথে চললেন। এক সময় আমার পিতা তাঁকে বললেন, হে আবু বকর! আমাক্ষে বলুন তো, যে রাতে আপনি রস্লুল্লাহ (স)-এর সাথে হিজরতের উদ্দেশ্যে রওনা হয়েছিলেন সে রাতে আপনাদের উভয়ের কি অবস্থা হয়েছিল। আবু বকর (রা) বললেন, হাঁ (শুনুন)। আমরা শুহা থেকে বেরিয়ে সারা রাত এবং পরবর্তী দিনেরও অর্ধেক সময় পর্যন্ত পথ চলতে থাকলাম। যখন

দুপুর হলো এবং পথ ঘাট এতটা জনশূন্য হয়ে পড়লো যে, একটি প্রাণীরও যাতায়াত নেই, তখন আমাদের একটি বিশাল পাধর নজরে পড়ল। তার নীচে ছায়া ছিল, সূর্বের তাপ তা ভেদ করে আসতে পারত না। আমরা পাধরটির নিকটে উপস্থিত হলাম এবং আমি নি<del>জ</del> হাতে নবী (স)-এর জন্য কিছুটা জায়গা পরিষার ও সমতল করে নিলাম, যাতে তিনি ভয়ে খানিকটা বিশ্রাম নিতে পারেন। তারপর আমি একখানা (চামড়ার) চাদর বিছিয়ে দিয়ে (তাঁকে) বললাম, হে আল্লাহর রসূল ! আপনি তয়ে পড়ুন। আমি আপনার নিরাপত্তার জন্য এদিক ওদিক খেরাল রাখব। তখন রসূলুল্লাহ (স) তয়ে পড়লেন এবং আমি চারদিক থেকে তাঁকে পাহারা দিতে লাগলাম। হঠাৎ আমার নযরে পড়ল, একজন মেষচারক তার বকরীর পাল নিয়ে পাথরটির দিকে আসছে। তারও উদ্দেশ্য ছিল আমাদেরই উদ্দেশ্যের ন্যায়। (অর্থাৎ পাধরটির ছায়ায় খানিকটা বিশ্রাম নেয়া) আমি বলনাম, হে যুবক ৷ তুমি কার (অধীনস্থ রাখাল ?) সে মক্কা বা মদীনার রাবীর সন্দেহ কোন একজন লোকের নাম বলল। আমি বললাম, তোমার বকরীগুলো কি দুধ দেয় ? সে বলল, হাঁ। আমি বললাম, তুমি কি দোহন করে দিতে পারবে ? সে বলল, হাঁ। তারপর সে একটি বকরী ধরে আনল । আমি বললাম, বকরীর স্তনটি মাটি, পশম ও ময়লা ইত্যাদি থেকে ঝেড়ে মুছে পরিষার কর। আবু ইসহাক বলেন, আমি বারা'আকে দেখেছি, তিনি নিজের এক হাতের ওপর আরেক হাত রেখে ঝেড়ে যে ভাবে লোকটি বকরীর স্তন ঝেড়ে মুছে পরিষ্কার করল তা দেখালেন। অতপর সে একটি দুধের পাত্রে কিছু দুধ দোহন করল। আমার নিকটও একটি পাত্র ছিল, যা আমি নবী (স)-এর জন্য সাথে করে নিয়ে এসেছিলাম; যেন তা দিয়ে তিনি তৃঙ্কিসহকারে পানি পান করতে ও অযু করতে পারেন। আমি দুর্ধের পেয়ালাটি হাতে করে নবী (স)-এর নিকট এলাম। কিন্তু তাঁকে ঘুম থেকে জাগানো ভাল মনে করলাম না। কিছুক্ষণ পর আমি তাঁকে জাগ্রত অবস্থায় পেলাম। ইতিমধ্যে আমি দুধের সাথে তাড়াতাড়ি ঠান্ডা করার জন্য কিছু পানি মিশ্রিত করলাম। এতে দুধের নিম্নভাগ পর্যন্ত সম্পূর্ণ ঠান্ডা হয়ে গেল। তারপর আমি বললাম ঃ হে আল্লাহর রসূল ! পান করুন। আবু বকর (রা) বলেন, তিনি দুধ পান করলেন। এতে আমি ভারী সন্তুষ্ট হলাম। তারপর নবী (স) বললেন ঃ আমাদের যাত্রার সময় কি এখনো হয়নি 🛽 আমি বললাম, হাঁ, সময় হয়ে গেছে। আবু বকর (রা) বলেন, সুতরাং আমরা (আবার) যাত্রা ভক্ত করলাম। সূর্য তখন পশ্চিম আকাশে ঢলে পড়েছে। সুরাকা ইবনে মালেক আমাদের পেছনে পেছনে আসছিল যাকে মঞ্চার কাফেররা একশ উট পুরকার ঘোষণা করে নবী (স)-এর খোঁচ্ছে পাঠিয়েছিল। আমি বললাম, হে আল্লাহর রসূল। আমাদেরকে পেছন থেকে ধাওয়া করা হচ্ছে। তিনি বললেন ঃ চিন্তা করো না। মহান আল্লাহ আমাদের সাথে রয়েছেন। এরপর নবী (স) সুরাকার জন্য বদদোয়া করলেন। তৎক্ষণাৎ তার ঘোড়াটি তাকে নিয়ে পেট পর্যন্ত মাটির মধ্যে গেড়ে গেন্স —আমার ধারণা শক্ত মাটির মধ্যে। রাবী যুহাইর (রা) সন্দেহ প্রকাশ করেছেন। অর্থাৎ রাবী যুহাইর ঠিক মনে করতে পারছিলেন না যে, তার পূর্ববর্তী বর্ণনাকারী في جلد من الارض "শক্ত মাটির মধ্যে" এ কথাটিও বলেছেন কিনা । সুরাকা বলল, আমার বিশ্বাস, আপনারা আমার প্রতি বদদোয়া অভিশাপ করেছেন। কাজেই আমার আবেদন, আপনারা আল্লাহর নিকট আমার জন্য দোয়া করুন। আল্লাহ আপনাদের সাহায্যকারী সুতরাং কেউ আপনাদের ক্ষতি করতে পারবে না। আমি ওয়াদা করছি আপনাদের অন্তেষণকারীদেরকে আমি ফিরিয়ে দেব। তখন নবী (স) তার জন্য দোয়া করলেন। সে মৃক্তি পেল। তারপর ফেরার পথে যার সাথেই

তার দেখা হতো তাকে সে বলত, তোমাদের কাজ আমি সেরে এসেছি অর্থাৎ যথেষ্ট খোঁজ করেছি। ওদিকে নেই। এমনি করে যার সাথেই তার সাক্ষাত হলো তাকেই সে ফিরিয়ে দিল। আবু বকর (রা) বলেন, সে আমাদের সাথে কৃত ওয়াদা পূরণ করেছে।

٣٣٤٨ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيِّ ﷺ دَخَلَ عَلَى أَعْرَابِي يَعُودُهُ قَالَ وَكَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا دَخَلَ عَلَى مَرِيْضٍ يَعُودُهُ قَالَ لاَ بَأْسَ طَهُوْدٌ إِنْ شَاءَ اللَّهُ فَقَالَ لَهُ لاَ بَأْسَ طَهُوْدٌ إِنْ شَاءَ اللَّهُ فَقَالَ لَهُ لاَ بَأْسَ طَهُوْدٌ إِنْ شَاءَ اللَّهُ قَالَ لَهُ لاَ بَأْسَ طَهُودٌ إِنْ شَاءَ اللَّهُ قَالَ قُلْتُ طَهُودٌ كَلاَ بَلْ هِي حُمِّى تَفُودُ أَوْ تَثُورُ عَلَى شَيْخٍ كَبِيْرٍ تُزِيْرُهُ الْقُبُورَ فَقَالَ النَّبِيِّ ﷺ فَنَعَمْ إِذًا \_

৩৩৪৮. ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। একদা নবী (স) একজন অসুস্থ বেদুইনকে দেখতে গেলেন। আর নবী (স)-এর নিয়ম ছিল, যখন কোন পীড়িত ব্যক্তিকে তিনি দেখতে যেতেন, তখন বলতেন, কোন ক্ষতি বা দুক্তিস্তার কারণ নেই। ইনশাআল্লাহ এটা (অসুখ) পাপ থেকে পবিত্রকারী। অতএব তিনি ঐ বেদুইনকেও বললেনঃ কোন ক্ষতি নেই। ইনশাআল্লাহ এটা পাপ থেকে পবিত্রকারী। বেদুইন লোকটি ভদ্রতা জ্ঞানের অভাবশত বলে ফেলল, আপনি বলছেন পবিত্রকারী। মোটেই না। বরং এটা এমন একটা জ্বর যা একজন অতিশয় বৃদ্ধের দেহে টগবগ করে ফুটছে এবং জ্বর তাকে কবর দেখিয়ে ছাড়বে। অর্থাৎ মৃত্যু ঘটাবে। নবী (স) বললেনঃ তবে তা-ই হোক। বাস্তবেও তা-ই হলো। ঐ বেদুইন লোকটি পরের দিন সন্ধ্যার পূর্বেই মৃত্যুবরণ করল।

٣٣٤٩ عَنْ أَنَسِ قَالَ كَانَ رَجُلٌ نَصْرَانِيًا فَأَسْلَمَ وَقَرَأَ الْبَقَرَةُ وَاٰلَ عَمْرَانَ فَكَانَ يَكُولُ مَا يَدُرِي مُحَمَّدُ إِلاَّ مَا كَتَبْتُ لَكُانَ يَكُولُ مَا يَدُرِي مُحَمَّدُ إِلاَّ مَا كَتَبْتُ لَهُ فَأَمَاتَهُ اللَّهُ فَدَفَنُوهُ فَأَصْبَحَ وَقَدْ لَفَظَتَهُ الْأَرْضُ فَقَالُوا هٰذَا فَعْلُ مُحَمَّدُ وَأَصْحَابِهِ لَمَّا هُسَرَبَ مِنْهُمْ نَبَشُوا عَنْ صَاحَبْنَا فَالْقُوهُ فَحَفَرُوا لَهُ فَأَعْمَقُوا (لَهُ فِي الْاَرْضِ مَا الْسَتَطَاعُوا اللهُ فَأَعْمَقُوا اللهُ فَي الْاَرْضِ مَا السَتَطَاعُوا اللهُ فَاعْمَدُوا لَهُ فَاعْمَدُوا اللهُ فَي الْالرَضِ مَا السَتَطَاعُوا عَنْ صَاحَبْنَا لَمّا هَرَبَ مِنْهُمْ فَالْقَوْهُ فَحَفَرُوا لَهُ وَاعْمَقُوا لَهُ فِي الْأَرْضِ مَا السَتَطَاعُوا عَنْ صَاحَبْنَا لَمًا هَرَبَ مِنْهُمْ فَالْقَوْهُ فَحَفَرُوا لَهُ وَاعْمَقُوا لَهُ فِي الْأَرْضِ مَا السَتَطَاعُوا فَأَلُوا هَذَا لَهُ فَي الْأَرْضِ مَا السَتَطَاعُوا فَا أَنَّهُ لَيْسَ مِنَ النَّاسِ فَالْقَوْهُ .

৩৩৪৯. আনাস (রা) বলেন, একজন লোক প্রথমে খৃষ্টান ছিল। পরে সে ইসলাম গ্রহণ করে সূরা আল বাকারা ও সূরা আলে ইমরান পড়ে শেষ করল এবং নবী (স)-এর নির্দেশ ক্রমে অহী লিখতে শুরু করল অর্থাৎ অহী লেখক নিযুক্ত হলো। তারপর সে নবী (স)-এর নিকট থেকে পালিয়ে গিয়ে আবার খৃষ্টান হয়ে গেল এবং বলতে লাগল, আমি মুহাম্বাদক্ষেয়া লিখে দিতাম তাছাড়া আর কিছুই সে জানে না।

তারপর আল্লাহ তাকে মৃত্যুমুখে পতিত করলে খৃষ্টানরা তাকে কবরস্থ করল। কিন্তু প্রদিন সকাল বেলা দেখা গেল, ভূগর্ভ তাকে বাইরে ছুঁড়ে ফেলেছে। তখন খৃষ্টানরা বলল, এটা মুহাম্মাদ (স) ও তার সহচরদের কাজ। আমাদের এ লোকটি যেহেতৃ তাদের কাছ থেকে পালিয়ে এসেছিল তাই তারা এর কবর খুঁড়ে একে বাইরে ফেলে গিয়েছে। অতপর তারা তার জন্য আবার কবর খুঁড়লো এবং যতটা সম্ভব তা গভীর করল (এবং তাকে দাফন করল।) পরদনি সকালে আবার দেখা গেল যে, ভূগর্ভ তাকে বাইরে ছুঁড়ে ফেলেছে। এবারেও খুঁষ্টানরা বলল, এটা মুহাম্মাদ ও তার সহচরদের কাজ। আমাদের এ লোকটি যেহেতৃ তাদের কাছ থেকে পালিয়ে এসেছিল, তা-ই তারা এর কবর খুঁড়ে একে বাইরে ফেলে গিয়েছে। এরপর তারা তার জন্য আবার কবর খুঁড়েল এবং যতদূর সম্ভব কবরটি গভীর করল (এবং তাকে তাতে দাফন করল।) কিন্তু পরদিন সকালে দেখা গেল যে, ভূগর্ভ তাকে বাইরে নিক্ষেপ করেছে। তখন তারা বুঝতে পারল যে, এটা কোন মানুষের কাজ নয়। তাই তারা তাকে ওভাবেই ফেলে রাখল।

. ٣٣٥- عَنْ أَبِي هُرِيْرَةَ أَنَّهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِذَا هَلَكَ كَسْـرَى فَلاَ كَسْرَى فَلاَ كَسْرَى فَلاَ كَسْرَى بَعْدَهُ وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيدِهِ لَتُنْفَقُنَّ كُنُوزَهُمًا فِي سَبِيلِ اللهِ ـ كُنُوزَهُمًا فِي سَبِيلِ اللهِ ـ

৩৩৫০. আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (স) বলেছেন ঃ কিসরা (পারস্য সম্রাটের উপাধি) যখন একবার ধ্বংসপ্রাপ্ত হবে, তারপর আর কোন কিসরার আবির্ভাব ঘটবে না এবং কাইসার (রোম স্ম্রাটের উপাধি) যখন ধ্বংসপ্রাপ্ত হবে, তারপর আর কোন কাইসারের উদ্ভব ঘটবে না। ঐ সন্তার কসম! যার হাতে মুহাম্মাদের জান! এটা নিশ্চিত যে, অচিরেই তোমরা কিসরা ও কাইসারের ধনাগারসমূহ জয় করবে এবং আল্লাহর পথে ব্যয় করবে। ৩১

٣٣٥١ عَنْ جَابِرِ بِنِ سَمَرَةَ رَفَعَهَ قَالَ إِذَا هَلَكَ كَسْرَى فَلاَ كَسْرَى بَعْدَهُ (وَاذَا هَلَكَ قَيْصَرُ فَلاَ كَسُرَى بَعْدَهُ (وَاذَا هَلَكَ قَيْصَرُ فَلاَ فَيْصَرَ بَعْدَهُ) وَذَكَرَ وَقَالَ لَتُنْفَقَنَّ كَنُوْزُهُمًا فَي سَبِيلِ اللهِ ـ

৩৩৫১. জাবের ইবনে সামুরা (রা) থেকে মরফু হাদীসে<sup>৩২</sup> বর্ণিত। তিনি বলেন, কিসরা যখন ধ্বংসপ্রাপ্ত হবে, তখন আর কোন কিসরার আবির্ভাব ঘটবে না এবং কাইসার যখন ধ্বংসপ্রাপ্ত হবে, তারপর আর কোন কাইসারের আবির্ভাব ঘটবে না। সামুরা আরো উল্লেখ করেন যে, নবী (স) এও বলেছেন, অচিরেই কিসরা ও কাইসারের ধনাগারসমূহ অবশ্যই আল্লাহর পথে বায়িত হবে।

৩১. মুহাম্মাদ (স)-এর আবির্ভাব যুগে ইরাক অগ্নি উপাসক পারস্য স্মাটের অধীনে এবং সিরিয়া বৃষ্টান রোম স্মাটের অধীনে ছিল। তৎকালে এ দু'টি দেশ অর্থাৎ ইরাক ও সিরিয়া কুরাইশদের প্রধান বাণিজ্ঞ্য কেন্দ্র ছিল। তাই ইসলাম গ্রহণ করার পর তাদের মনে আশংকা জাগল যে, ইরাক ও সিরিয়ায় তাদের ব্যবসা-বাণিজ্য বন্ধ হয়ে যাবে। তখন রস্পুলাহ (স) কুরাইশ মুসলমানদেরকে আশ্বন্ত ও আশংকামুক্ত করার জন্য তবিষায়াণী করলেন যে, অচিরেই পারস্য ও রোম সাম্রাজ্যের পতন ঘটবে এবং তাদের ধনাগারসমূহ মুসলমানদের করতলগত হবে। রস্পুলাহর (স)-এর ভবিষয়াণীটি মাত্র কয়ের বছর পর আবু বকর ও উমর (রা)-এর খিলাফত যুগে ইরাক ও সিরিয়া বিজয়ের মাধ্যমে বাস্তবে রূপ লাভ করে।

৩২, মরফু হাদীস—্যে হাদীসের সনদ সরাসরি রসূপুল্লাহ (স) পর্যন্ত পৌছেছে কিন্তু রাবী কোন কারণে রসূলের নাম উল্লেখ করেননি। অর্থাৎ স্বয়ং রসূলের হাদীস বলে সাবান্ত ও স্থিরীকত হয়েছে তাকে মরফু হাদীস বলে।

٣٣٥٠ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَدْمَ مُسْئِلُمَةُ الْكَذَّابُ عَلَى عَهْد رَسُولِ اللهِ فَجَعَلَ يَقُولُ إِنْ جَعَلَ لِي مُحَمَّد الْأَمْرَ مِنْ بَعْدِه تَبِعْتُهُ وَقَدِمَهَا فِي بَشَر كَثِيرِ مِنْ قَوْمِهِ فَاقْبَلَ إِلَيْهِ رَسُولُ اللهِ وَمَعَهُ تَابِتُ بَنُ قَيْسٍ بَنِ شَمَّاسٍ وَفَى يَدِ رَسُولُ اللهِ قَطْعَةُ جَرِيدٍ حَتَّى وَقَفَ عَلَى مُسْئِلَمَةً فِي أَصْحَابِهِ فَقُّالَ لَـوَ سَأَلْتَنِي هَذِهِ الْقَطْعَةَ مَا أَعْطَيْتُكَهَا وَلَنْ تَعْدُو أَمْرَ اللهِ فَيْكَ وَلَئِنْ أَدْبَرَتَ لَيْعِقِرَنَكَ اللهُ وَإِنِّي لاَرَاكَ الَّذِي أُرْيِتُ فَيْكَ مَا رَأَيْتُ فَأَخْبَرَنِي أَبُو هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولُ اللهِ قَلْكَ بَلْكُو اللهِ فَيْكَ وَلَئِنْ أَدْبَرُتَ لَيْعِقِرَنَكَ اللهُ وَإِنِّي لاَرَاكَ الَّذِي أُرْيَتُ فَيْكَ مَا رَأَيْتُ فَأَخْبَرَنِي أَبُو هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولُ اللهِ قَلْكَ بَيْنَ يَتُوعَى اللهِ فَيْكَ وَلَئِنْ أَدْبَرُتَ لَيَعْقِرَنَكَ اللهِ فَيْكَ وَلَئِنْ أَدْبَرُتَ لَيْعَقِرَنَكَ اللهِ فَيْكَ وَلَئِنْ أَدْبَرُتَ لَيْعَلِمَ أَنَا نَائِمٌ رَأَيْتُ فِي يَدَى سَوَارَيْنِ مِنْ ذَهَبِ فَاهُمَّنِي شَأَنُهُمَا فَأَوْحِي فَكَانَ اللهِ فِي الْلَهُ مِنْ يَوْدِي فَكَانَ الْفَامِ أَنِ انْفُخْهُمَا فَنَقَحْتُهُمَا فَطَارًا فَأُولَتُهُمَا كَذَّابَيْنِ يَخْرُجَانِ بِعَدِي فَكَانَ أَكِلَا لَا لَا اللهُ فَي الْلَنَامِ أَنِ انْفُخْتُهُمَا فَنَقَحْتُهُمَا فَطَارًا فَأُولَتُهُمَا كَذَّابِيْنِ يَخْرُجَانِ بَعْدِي فَكَانَ أَحَدُهُمَا الْعَنْسَى وَالْاخَرُ مُسْتِلُمَةً الكَذَّابَ صَاحِبَ الْيَمَامَةِ ـ

৯৩৫২, ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী (স)-এর যমানায় একবার মুসাইলামা কায্যাব এসে মুসলমানদেরকে বলতে লাগল, যদি মুহাম্মদ তার পরে আমাকে খলীফা স্থলাভিষিক্ত করে যান, তবে আমি তার আনুগত্য করব। সে তার দলের বহু লোককে সাথে নিয়ে এসেছিল। খবর পেয়ে রস্লুল্লাহ (স) সাবেত ইবনে কাইস ইবনে শাম্বাসকে সাথে নিয়ে তার নিকট যাত্রা করলেন। রস্পুল্লাহ (স)-এর হাতে ছিল একটি কার্চ খন্ত। তিনি সাথীদের দ্বারা বেষ্টিত মুসাইলামার সামনে গিয়ে দাঁড়ালেন এবং বললেন, যদি এই নগণ্য কাষ্ঠ খন্ডটিও তুমি আমার নিকট দাবী কর তাও আমি তোমাকে দেব না। তোমার ব্যাপারে আল্লাহর যা ফয়সালা তা তুমি কখনো লংঘন করতে পারবে না। যদিও কিছদিন তমি জীবিত থাক. কিন্তু শেষ পর্যন্ত আল্লাহ তোমাকে অবশ্যই ধ্বংস করবেন। নিসন্দেহে আমি তোমাকে সে ব্যক্তি বলেই মনে করি, যার সম্পর্কে আমাকে স্বপ্নযোগে সবকিছু দেখানো হয়েছে। ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, আবু হুরাইরা (রা) আমাকে বলেছেন, একদিন রস্লুল্লাহ (স) বলেন, আমি একদা ঘূমিয়ে আছি। হঠাৎ স্বপ্লের মধ্যে দেখি যে, আমার দু' হাতে দু'টো সোনার কঙ্কন। কঙ্কন দু'টো আমাকে সাংঘাতিক ভাবিয়ে তুলল। এমতাবস্থায় স্বপ্লের মাঝেই আমার নি কট অহী এল ঃ আপনি এতে ফুঁ দিন। আমি ফুঁ দিতেই কন্ধন দুটো উড়ে গেল। আমি এর ব্যাখ্যা এভাবে করলাম যে, আমার পর দ'জন মিথ্যাবাদী ভত্তব্যক্তির আবির্ভাব ঘটবে। তাদের একজন হল আসওয়াদ আনসী ও অপরজন হল ইয়ামামার অধিবাসী মসাইলামা ৩

٣٣٥٣ عَنْ أَبِي مُوسَلَى أَرَاهُ عَنِ النَّبِيِّ ﴿ قَالٌ رَأَيْتُ فِي ٱلْمَامِ أَنِّي أَهَاجِرُ

৩৩, নবী (স)-এর ইন্তিকালের পর কিছু লোক নিজেদেরকে নবী বলে দাবী করে। এদের মধ্যে মুসাইলামা ও আসওয়াদ আনসী অন্যতম। আবু বকর (রা) খলীফা হওয়ার পর মুসলিম সেনাবাহিনী পাঠিয়ে এসব ভন্ত নবীদের নির্মূল করেন। হামথা (রা)-এর হত্যাকারী অহলী মুসাইলামাকে এবং কাইস ইবনে মাকতহ ও ফিরোয দাইলামী আসওয়াদ আনসীকে হত্যা করেন।

مِنْ مَكَّةَ إِلَى أَرْضِ بِهَا نَخْلُ فَذَهَبَ وَهَلِي إِلَىٰ أَنَّهَا الْيَمَامَةُ أَنْ هَجَرُ فَإِذَا هِيَ الْكَدِيْنَةَ يَثْرِبُ وَرَأَيْتُ فِي رُؤْيَاىَ هٰذِهِ أَنِّي هَزَرْتُ سَيْفًا فَانْقَطَعَ صَدَّرُهُ فَإِذَا هُوَ مَا أَصِيْبَ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ يَوْمَ أَحُد ثُمَّ هَزَرْتُنهُ بِأَخْرِى فَعَادَ أَحْسَنَ مَا كَانَ فَإِذَا هُوَ مَا أَصِيْبَ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ يَوْمَ أَحُد ثُمَّ هَزَرْتُنهُ بِأَخْرِى فَعَادَ أَحْسَنَ مَا كَانَ فَإِذَا هُوَ مَا جَاءَ الله بِهِ مِنَ الْفَرْمِنِيْنَ وَرَأَيْتُ فِيمَا بَعَرًا وَالله خَيْرُ فَإِذَا هُو مَنَ الْفَرْدِ وَلَوْابِ الصِنْدَقِ هُمُ اللهُ (بِهِ) مِنَ الْخَيْرِ وَتُوابِ الصِنْدَقِ اللّهُ (بِهِ) مِنَ الْخَيْرِ وَتُوابِ الصِنْدَقِ الله لَكُونَ الله بَعْدَ يَوْمَ بَدُر .

৩৩৫৩. আবু মৃসা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (স) বলেন, আমি একদা স্বপ্নে দেখলাম যে; আমি মক্কা থেকে হিজরত করে এমন একটি স্থানে এসেছি যেখানে বহু খেজুরের বৃক্ষরয়েছে। আমার মনে হল, স্থানটা ইয়ামামা কিংবা হাজর (ইয়েমেনের একটি শহর) হবে। মূলত স্থানটি ছিল মদীনা যার পূর্ব নাম ইয়াসরিব। আমি আরও স্বপ্নে দেখলাম যে, আমি একখানা তরবারী নাড়াচাড়া করছি। হঠাৎ তার ধার নষ্ট হয়ে গেল। এটা ছিল সেই বিপর্যয়ের ইঙ্গিত যা ওহোদ দিবসে মুমিনদের ওপর নেমে এসেছিল। তারপর আমি তরবারীখানা দ্বিতীয়বার নাড়াচাড়া করলাম। এবার তা পূর্বের চাইতে উত্তম রূপ ধারণ করল। এটা হলো (পরবর্তী পর্যায়ে) আল্লাহর পক্ষ থেকে আগত বিজয় ও মুমিনদের পুনরায় একত্রিত ও সমবেত হওয়ার ইঙ্গিত। আমি আরো স্বপ্নে দেখলাম একটি গাজী জবাই করা হছে এবং আমি স্বপ্নের মাঝে এ কথাটিও ওনতে পেলাম যে, আল্লাহ যা করেন তা-ই ভাল। অর্থাৎ তাতেই কল্যাণ নিহিত থাকে। এই গাজীটি হল ওহোদ দিবসের (যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী) মুসলমান। আর ভাল হলো আল্লাহর নিকট থেকে আগত ঐ সকল কল্যাণ ও সত্যবাদিতার পুরস্কার যা আল্লাহ বদর দিবসের পর আমাদেরকে দান করেছেন।

[অর্থাৎ আল্লাহ স্বপুযোগে নবী (স)-কে জানিয়ে দিলেন যে, ওহোদ যুদ্ধে মুসলমানদের সাময়িক পরাজয় ও শাহাদাত বরণের পেছনে সুদূরপ্রসারী কল্যাণ নিহিত ছিল।]

آ ٣٣٥- عَنْ عَائِشَةَ قَالَتُ أَقْبَلَتُ فَاطَمَةُ تَمْشِى كَأَنَّ مَشْيَتَهَا مَشَى النَّبِي ﴿ وَفَقَالَ النَّبِي ﴿ عَنْ مَشَيْتُهَا مَشَى النَّبِي ﴿ وَفَقَالَ النَّبِي الْحَيْثَا فَبَكَتُ فَقُلْتُ مَا إِلَيْهَا حَدِيثًا فَبَكَتُ فَقُلْتُ مَا إِلَيْهَا حَدِيثًا فَبَكَتُ فَقُلْتُ مَا إِلَيْهَا حَدِيثًا فَضَحِكَتُ فَقُلْتُ مَا رَأَيْتُ كَالْيَوْمِ فَرَحًا أَقْرَبَ مِنْ حُزُن فَسَأَلْتُهَا عَمَّا قَالَ فَقَالَتُ مَا كُنْتُ لأَفْشِي رَائِيهَا حَدَيثًا فَقَالَتُ مَا كُنْتُ لأَفْشِي سِرٌ رَسُولِ اللهِ ﴿ حَتَى قُبِضَ النَّبِي ۗ ﴿ فَسَأَلْتُهَا فَقَالَتُ اَسْرَ إِلَى إِنَّ جِبْرِيلَ سِرٌ رَسُولِ اللهِ ﴿ حَتَى قُبِضَ النَّبِي ۗ ﴿ فَسَأَلْتُهَا فَقَالَتُ اَسْرَ إِلَى إِنَّ جِبْرِيلَ كَانُ يُعَارِضَنِي الْقُرَانَ كُلَّ سَنَةً مَرَّةً وَإِنَّهُ عَارَضَنِي الْعَامَ مَرَّتَيْنِ وَلاَ أَرَاهُ إِلَّا حَضَرَ لَكُنْ يُعَارِضَنِي الْقَالَ أَمَا تَرْضَيْنَ أَنْ تَكُونِي سَيِّدَةً أَولَ اللهُ الْمَا الْجَنَة أَوْلُ اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَيْكُونَ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَيْكُونُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ

৩৩৫৪. আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদিন ফাতিমা (রা) হাঁটতে হাঁটতে আমাদের গৃহে এলেন। তার চলার ভঙ্গি অনেকটা নবী (স)-এর ন্যায় ছিল। তাকে দেখে নবী (স) বললেন, আমার কন্যার প্রতি মুবারকবাদ। তারপর তাকে নিজের ডান কিংবা বাম দিকে (রাবীর সন্দেহ) বসালেন এবং চুপি চুপি তাকে কি যেন বললেন। তখন সে কাঁদতে লাগলেন। আমি তাকে জিজ্ঞেস করলাম, তুমি কাঁদছ কেন ? তারপর নবী (স) আবার তাকে চপি চপি কি যেন বললেন। এবার সে হেসে দিল। আমি বললাম, আনন্দকে বেদনার এত কাছাকাছি আজকের মত আর কখনো আমি দেখিনি। আমি তাকে জিজ্ঞেস করলাম, নবী (স) তাকে কি বলেছেন ? ফাতিমা জবাব দিলেন, আমি রসুলুল্লাহ (স)-এর গোপনীয়তা প্রকাশ করাটা পসন্দ করি না। তারপর নবী (স) যখন ইন্তিকাল করলেন, তখন তাকে আমি পুনরায় জিজ্ঞেস করলাম, নবী (স) কি বলৈছিলেন ? ফাতিমা বললেন, তিনি প্রথমবার আমাকে চুপি চুপি বললেন, জিবরাইল (আ) কুরআন সম্পূর্ণটা প্রতি বছর একবার আমার নিকট পড়ে ওনাতেন। কিন্তু এ বছর তিনি দু বার তা পাঠ করেছেন। এতে আমার ধারণা যে, আমার মৃত্যু নিকবর্তী। আর আমার পরিজনদের মধ্যে তুমিই সর্বপ্রথম আমার সাথে মিলিত হবে । একথা তনে আমি কাঁদতে লাগলাম। তখন দ্বিতীয়বার তিনি বললেন, এতে কি তুমি সভুষ্ট নও যে, তুমি জানুতেবাসিনী স্ত্রীলোকদের কিংবা মুমিন ব্রীলোকদের (রাবীর সন্দেহ) নেত্রী হবে। এ কথা তনে আমি খুশীতে হেসে দিলাম।

٣٣٥٥ عَن عَائِشَةَ قَالَتْ دَعَا النَّبِيُّ مِن فَاطِمَةَ إِبْنَتَهُ فِي شَكُواهُ الَّذِي قُبِضَ فَيُهِ فَسَارَّهَا فَصَحَكَتْ قَالَتْ فَسَأَلْتُهَا عَنْ ذُلِكَ فَيْهِ فَسَارَّهَا فَضَحَكَتْ قَالَتْ فَسَأَلْتُهَا عَنْ ذُلِكَ فَيْهِ فَسَارَّهَا فَضَحَكَتْ قَالَتْ فَسَأَلْتُهَا عَنْ ذُلِكَ فَقَالَتْ سَارَّنِي النَّبِيُّ عَنْ فَخَبَرَنِي أَنَّهُ يُقْبَضُ فِي وَجَعِهِ الَّذِي تُوفِيّي فِيهِ فَبَكَيْتُ ثُمُّ سَارَّنِي فَأَخْبَرَنِي أَنِي أَوْلُ أَهْلِ بَيْتِهِ أَتْبَعُهُ فَضَحَكَتُ ـ ثُمُنَا لَهُ اللّهُ عَنْ فَصَحَالًا اللّهُ اللّهُ

৩৩৫৫. আয়েশা (রা) বলেন, নবী (স) যখন মৃত্যু রোগে আক্রান্ত তখন একদিন নিজ কন্যা ফাতিমাকে ডেকে পাঠান এবং চুপি চুপি তাকে কি যেন বলেন। তখন ফাতিমা কাঁদতে লাগলেন। তারপর আবার তাকে ডেকে পাঠান এবং চুপি চুপি তাকে কি যেন বলেন। তখন ফাতিমা হেসে দিলেন। আয়েশা (রা) বলেন, আমি এ ব্যাপারে ফাতিমাকে জিজ্ঞেস করলে তিনি বললেন, নবী (স) প্রথমবার চুপি চুপি আমাকে যে অসুখে তিনি ইনতিকাল করেছেন সে অসুখেই যে তার ইনতিকাল হবে এ কথা বলেছিলেন। তখন আমি কেঁদে ফেললাম। তারপর দ্বিতীয়বার তিনি চুপি চুপি আমাকে এ খবরটি দিলেন যে, তাঁর পরিজনদের মধ্যে আমিই সর্বপ্রথম তার পশ্চতেগামী হবো. (অর্থাৎ আমিই স্বার আগে দুনিয়া ত্যাগ করব) তখন আমি হেসে দিলাম।

৩৩৫৬. ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, উমর ইবনে খান্তাব (রা) ইবনে আব্বাসকে (আমাকে) নিজের নিকটে বসাতেন। একদিন আবদুর রহমান ইবনে আউফ তাঁকে (উমরকে) বললেন, এর সমবয়সী আমাদেরও অনেক ছেলে রয়েছে। তিনি বললেন, এটা তো ঐ হিসেবে যা আপনিও জানেন। (অর্থাৎ তার জ্ঞান ও গুণের জন্যে।) তারপর উমর ইবনে আব্বাসকে وَاللَّهُ وَاللَ

٣٣٥٧ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ خَرَجَ رَسُولُ اللهِ عَنِ مَرَضِهِ الَّذِي مَاتَ فَيهِ بِمِلْحَفَة قَدْ عَصَّبَ بِعِصَابَة دَسْمَاءَ حَتَّى جَلَسَ عَلَى الْمَنبَر فَحَمِدَ اللهَ وَاتْنَى عَلَيهُ بِمِلْحَفَة قَدْ عَصَّبَ بِعِصَابَة دَسْمَاءَ حَتَّى جَلَسَ عَلَى الْمَنبَر فَحَمِدَ اللهَ وَاتْنَى عَلَيْهِ ثَمَّ قَالً أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ النَّاسِ يَكُثُرُونَ وَيَقِلِّ الْاَنْصَارُ حَتَّى يَكُونُوا فِي النَّاسِ بِمَنْزِلَة اللهِ عَي الطَّعَام فَمَنْ وَلِي مِنْكُم شَيْئًا يَضُرُّ فِيه قُومًا وَيَنْفَعُ فِيه الْخَرِيْنَ فَلْيَقَبُلُ مِنْ مُحْسِيبِهِم وَيَتَجَاوَزُ عَنْ مُسيئِهِمْ فَكَانَ اخْرِ مَجْلِسٍ جَلسَ بِهِ النَّبِيُ عَنِي الْمَالِي عَنْ مُسيئِهِمْ فَكَانَ اخْرَ مَجْلِسٍ جَلسَ بِهِ النَّبِيُ عِنْ عَنْ مُسيئِهِمْ فَكَانَ اخْرَ مَجْلِسٍ جَلسَ بِهِ النَّبِيُ عَنِي الْمَا

৩৩৫৭. ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, যখন রস্লুল্লাহ (স) মৃত্যু রোগে আক্রান্ত তখন একদিন একখানা চাদর মুড়ি দিয়ে মাথায় কালো কাপড়ের পট্টি বেঁধে বেরিয়ে এলেন এবং সোজা মিম্বরের ওপর গিয়ে বসে প্রথমে আল্লাহর প্রশংসা করলেন। তারপর সমবেত সাহাবাদের বললেন, মানুষ দিন দিন বৃদ্ধি পাবে। কিন্তু আনসার কমতে থাকবে। এক সময় এমন হবে যে, অন্যান্য মানুষের মধ্যে তাদের অবস্থা হবে খাদ্যের মাঝে লবণ তুল্য। তখন তোমাদের মধ্যে যদি কেউ এরূপ ক্ষমতার অধিকারী হয় যে, সেইচ্ছা করলে কারো ক্ষতি করতে পারে, আবার ইচ্ছা করলে কারো উপকার করতে পারে, তবে সে যেন আনসারদের উত্তম ব্যক্তিদের সংকার্যাবলীকে গ্রহণ করে ও তাদের মন্দ্র ব্যক্তিদের অন্যায়কে ক্ষমার দৃষ্টিতে দেখে। এটাই ছিল নবী (স)-এর সর্বশেষ মজলিস।

٣٣٥٨- عَـنْ أَبِي بَكْرَةَ أَخْرَجَ النَّبِيِّ ﴿ ذَاتَ يَوْمِ الْحَسَنَ فَصَعِدَ بِهِ عَلَى الْمُسْلِمِيْنَ ـ الْمُنْبَرِ فَقَالَ الْبَنِي هٰذَا سَيِّدٌ وَلَعَلَّ اللَّهَ أَنْ يُصَلِحَ بِهِ بَيْنَ فَنْتَيْنِ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ ـ الْمُسْلِمِيْنَ ـ عَلَى عَلَى اللهُ أَنْ يُصَلِحَ بِهِ بَيْنَ فَنْتَيْنِ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ ـ الْمُسْلِمِيْنَ ـ عَصَده. عَلَى اللهُ أَنْ يُصَلِحَ بِهِ بَيْنَ فَنْتَيْنِ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ ـ عَصَده. عَلَى عَلَيْ اللهُ أَنْ يُصَلِحَ بِهِ بَيْنَ فَنْتَيْنِ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ ـ عَصَده. عَلَى عَلَى اللهُ أَنْ يُصَلِحَ بِهِ بَيْنَ فَنِتَيْنِ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ ـ عَلَى عَلَى اللهُ أَنْ يُصَلِحَ بِهِ بَيْنَ فَنِتَيْنِ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ ـ عَلَى عَلَى اللهُ اللهُ أَنْ يُصَلِحَ بِهِ بَيْنَ فَنِتَيْنِ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ ـ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ أَنْ يُصَلِحَ بِهِ بَيْنَ فَنِتَيْنِ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ ـ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ أَنْ يُصَلِحَ بِهِ بَيْنَ فَنِتَيْنِ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ اللهُ اللهُهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُولِيَّالِهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

হাসানকে ঘরের বাইরে নিয়ে এলেন এবং তাকে নিয়ে মিশ্বরে আরোহণ করলেন। তারপর বললেন, আমার এ পুত্র (দৌহিত্র)<sup>৩8</sup> নেতা হবে এবং সম্ভবত এর দ্বারাই আল্লাহ মুসলমানদের দু'টি বিবদমান দলের মধ্যে সমঝোতা করাবেন।

٣٣٥٩ عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكٍ أَنْ النَّبِيُّ ﷺ نَعْى جَعْفَرًا وَزَيْدًا قَبْلَ أَنْ يَجِيءَ خَبَرُهُمُ وَعَيْنَاهُ تَذُرِفَانِ ـ خَبَرُهُمُ وَعَيْنَاهُ تَذُرِفَانِ ـ

১৪. আরবীতে পুত্র, পৌত্র ও দৌহিত্র সবার ক্ষেত্রে ابن শব্দটি ব্যবহৃত হয়। যেমনি با শব্দটি পিতা, পিতামহ ও প্রপ্রতামহ সবার ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়।

৩৩৫৯. আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (স) (মৃতার যুদ্ধে) জাফর ইবনে আবু তালিব ও যায়েদ ইবনে হারেসার শাহাদাতের খবর আসার পূর্বেই তাদের মৃত্যুর খবর দিয়েছিলে। তখন তার দু'চোখ বেয়ে অশ্রু পড়ছিল।

- ٣٣٦- عَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ النَّبِيِّ ﷺ مِنْ اَنَّمَاط قُلْتُ وَأَنَّى يِكُوْنُ لَنَا الْأَنْمَاطُ قَالَ الْمَاطِ قَلْتُ وَأَنَّى يِكُونُ لَنَا الْأَنْمَاطُ قَالَ الْمَاطُ قَالَ الْمَاطُ قَالَ الْمَاطُ قَالَ أَمَّا إِنَّهُ سَيَكُونُ لَكُمُ الْأَنْمَاطُ فَاَدَعُهَا \_ عَنِى أَنْمَاطُكِ فَتَقُولُ أَلَمُ يَقُلِ النَّبِيُ ﷺ إِنَّهَا سَتَكُونُ لَكُمُ الْأَنْمَاطُ فَاَدَعُهَا \_ عَنِى أَنْمَاطُكِ فَتَقُولُ أَلَمُ يَقُلِ النَّبِيُ ﷺ إِنَّهَا سَتَكُونُ لَكُمُ الْأَنْمَاطُ فَاَدَعُهَا \_ عَنِى أَنْمَاطُكِ فَتَقُولُ أَلَمُ يَقُلِ النَّبِيِّ ﷺ إِنَّهَا سَتَكُونُ لَكُمُ الْأَنْمَاطُ فَاَدَعُهَا \_ عَنْكُونُ لَكُمُ الْأَنْمَاطُ فَاَدَعُهَا \_ عَنْكُونُ لَكُمُ الْأَنْمَاطُ فَاَدَعُهَا \_ عَنْكُونُ لَكُمُ الْأَنْمَاطُ فَادَعُهَا لِهِ اللّهَ عَلَى اللّهُ إِنَّا اللّهُ إِنَّهُ اللّهُ عَلَيْكُونُ لَكُمُ الْأَنْمَاطُ فَادَعُهَا لَا عَلَيْكُونُ لَكُمُ الْأَنْمَاطُ فَادَعُهَا لِ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُونُ لَكُمُ الْأَنْمَاطُ فَادَعُهَا لَكُمْ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللللللّهُ اللللللّ

১৩৬০. জাবের (রা) থেকে বাণত। তান বলেন, একদা নবা (স) বললেন, তোমাদের কি মধমলের গালিচা কার্পেট ইত্যাদি আছে ? আমি বললাম, আমাদের আবার কোথা থেকে গালিচা, কার্পেট থাকবে ? তিনি বললেন, দেখো, অচিরেই তোমাদের গালিচা কার্পেট ইত্যাদি হবে। জাবের (হাদীস বর্ণনা করার কালে) বললেন, এখন আমাদের গালিচা কার্পেট হয়েছে এবং (আমার স্ত্রী তা বিছালে) আমি আমার স্ত্রীকে যদি বলি, তোমার গালিচা, কার্পেট আমার কাছ থেকে সরিয়ে নাও। তখন সে বলে, কেন ? নবী (স) কি বলেননি যে, শীঘ্রই তোমাদের গালিচা, কার্পেট হবে ! কাজেই আমি তা বিছানো অবস্থায় থাকতে দেই।

٣٣٦١ عَـنْ عَبْدِ اللهِ بُنِ مَسْعُود قَالَ اِنْطَلَقَ سَعَدُ بْنُ مُعَاد ِمُعْتَمِرًا قَالَ فَنَزَلَ عَلَى أُمَيَّةَ بُنِ خَلَفٍ أَبِي صَفْوَانَ وَكَانَ أُمَيَّةُ إِذَا إِنْطَلَقَ إِلَى الشَّامِ فَمَرَّ بِالْلَدِيْنَةِ زَلَ عَلَى سَغُد فَقَالَ أُمَيَّةُ لسَغُد إِنْتَظَرَ حَتَّى إِذَا إِنْتَصَفَ النَّهَارُ وَغَفَلَ النَّاسُ إِنْطَلَقْتُ فَطُفْتُ فَبَيْنَا سَعْدٌ يَطُوْفُ إِذَا أَبُنُ جَهْلٍ فَقَالَ مَنْ هٰذَا الَّذِي يَطَوف بِالْكَعْبَةِ فَقَالَ سَعْدٌ أَنَا سَعْدٌ فَقَالَ أَبُو جَهْلٍ تَطُوْفُ بِالْكَعْبَةِ أَمِنًا وَقَدُ أَوَيْتُمْ مُحَمَّدًا وَأَصْحَابُهُ فَقَالَ نَعَمْ فَتَلاَحَيَا بَيْنَهُمَا فَقَالَ أُمَيَّةُ لَسَعْدِ لاَ تَرْفَعُ صَوْتَكَ عَلَى أَبِي الْحَكَمِ فَإِنَّهُ سَيِّدُ أَهْلِ الْوَادِي ثُمَّ قَالَ سَعَدُ وَاللَّهِ لَئِنْ مَنَعْتَنِي أَنْ أَطُوْفَ بِالْبَيْتِ لِأَقْطَعَنَّ مَتْجَرَكَ بِالشَّامِ قَالَ فَجَعَلَ أُمَيَّةُ يَقُولُ لِسَعْدِ لِاَ تَرْفَعُ صَوْتَكَ وَجَعَلَ يُمْسَكُهُ فَغَضْبَ سَعْدٌ فَقَالَ دَعْنَا عَنْكَ فَإِنِّي سَمِعْتُ مُحَمَّدًا عِنْهُ عَرْعُمُ أُنَّــهُ قَاتِلُكَ قَالَ إِيَّاىَ قَالَ نَعَمُ قَالَ وَاللَّهِ مَا يَكُذبُ مُحَمَّدٌ إِذَا حَدَّثَ فَرَجَعَ إِلَى أِمْرَأَتِه فَقَالَ أَمَا تَعْلَمَيْنَ مَا قَالَ لِي أَخِي الْيَثْرِبِيُّ قَالَتُ وَمَا قَالَ ۖ قَالَ زَعَمَ أَنَّهُ سَمعَ مُحَمَّدًا يَزْعُمُ أَنَّهُ قَاتِلَىْ قَالَتَ فَوَاللَّهِ مَا يَكُذِبُ مُحَمَّدً قَالَ فَلَمَّا خَرَجُوا إِلَى **بَ**دْرِ وَجَاءَ الصَّرِيْخُ قَالَتْ لَهُ إِمْرَأَتُهُ أَمَا ذَكَرْتَ مَا قَالَ لَكَ أَخُوْكَ الْيَثْرِبِيَّ قَالَ فَأَرَادَ

أَنْ لاَ يَخْرُجَ فَقَالَ لَهُ أَبُوْ جَهْلٍ إِنَّكَ مِنْ أَشْرَافِ الْوَادِيُ فَسُرِ يَوْمًا أَنْ يَوْمَيْنِ فَسَارَ مَعَهُمْ فَقَتَلَهُ اللَّهُ ـ

৩৩৬১. আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা সাদ ইবনে মুআায উমরা সম্পাদনের উদ্দেশ্যে মদীনা থেকে রওনা হলেন এবং মক্কা গিয়ে উমাইয়া ইবনে খালফ আবু সাফওয়ানের বাড়িতে উঠলেন। আর উমাইয়া যখন ব্যবসা উপলক্ষে সিরিয়া যেত, তখন সে পথিমধ্যে মদীনায় সাদ-এর বাড়িতে উঠত। সাদ উমাইয়ার নিকট উমরা সম্পাদনের ইচ্ছা প্রকাশ করলে উমাইয়া সা'দকে বলল, অপেক্ষা কর। যখন দুপুর হবে এবং লোকেরা নিজেদের কাজকামে মশগুল হয়ে পড়বে তখন যাবো এবং তাওয়াফ করব ৷ তারপর দুপুর বেলায় সা'দ যখন কাবা ঘরের তাওয়াফ করছিলেন, তখন হঠাৎ আবু জাহল সেখানে গিয়ে উপস্থিত হল এবং বলল, যে লোকটি কাবা ঘরের তাওয়াফ করছে সে কে ? সা'দ বললেন, আমি সা'দ। আবু জাহল বলল, তুমি তো খুব নির্বিঘ্নে কাবা ঘরের তওয়াফ করছ। অথচ তোমরা মুহাম্মাদ ও তার সহচরদেরকে আশ্রয় দিয়েছ। সা'দ वनलन, रां। मिराहि, তাতে कि रसाह १ এ वल जामत उडराव मध्य क्षण्या विदेश গেল। তখন উমাইয়া সা'দকে বলল, আবুল হাকামের (আবু জাহল) সাথে বাদানুবাদ করো না। কারণ, তিনি মক্কাবাসীদের সরদার। অতপর সা'দ আবু জাহলকে বললেন, তুমি যদি কাবা ঘরের তওয়াফ করতে আমাকে বাধা দাও, তবে আল্লাহর কসম ! আমি তোমার সিরিয়ায় ব্যবসায়ের পথ রুদ্ধ করে দেব। আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ বলেন, উমাইয়া সা দকে বারংবার বলছে, চড়া স্বরে কথা বলো না এবং তাঁকে বাধা দিতে লাগল। এতে সা'দ ক্রব্ধ হয়ে উমাইয়াকে বললেন, ছাড় তোমার কথা ! আমি মুহাম্বাদ (স) কে নিচ্চিতভাবে বলতে তনেছি যে, তিনি তোমার হত্যাকারী হবেন। সে বলল, আমার ? সা'দ বললেন, হাঁ। সে বলল, আল্লাহর কসম ! মুহাম্মাদ যখন কোন কথা বলেন তখন তিনি মিথ্যা বলেন না। তারপর উমাইয়া বাড়ি ফিরে গিয়ে স্ত্রীকে বলল, আরে শুনেছ, আমার মদীনার ভাইটি আমাকে কি বলে ? স্ত্রী বলল কেন ? কি বলেন তিনি ? উমাইয়া বলেন যে. সে মুহাম্মাদকে বলতে শুনেছে যে, তিনি (মুহাম্মাদ) আমার হত্যাকারী হবেন। স্ত্রী বলল, আল্লাহর কসম ! মুহাম্মাদ তো মিথ্যা বলেন না। আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ বলেন, যখন मकात कारकतता वमत युष्क यावात श्रष्ठि नित्ठ नागन এवः युष्कत घाषना रस रान, তখন উমাইয়ার স্ত্রী তাকে বলল, তোমার মদীনার ভাইটি তোমাকে যে কথাটি বলেছিল তা কি তোমার মনে নেই ? ইবনে মাসউদ বলেন, তখন উমাইয়া স্থির করল যে, সে যুদ্ধে যাবে না। তাতে আবু জাহল তাকে বলল, আপনি মক্কার একজন স্ক্রান্ত নেতা। সুতরাং একদিন किংবা দু'দিনের জন্য হলেও আমাদের সাথে চলুন, পরে না হয় ফিরে আসবেন। তারপর সে তাদের সাথে চলল। কিন্তু ফিরি ফিরি করে তার আর ফেরা হলো না। অবশেষে আল্লাহ তাকে (বদর যুদ্ধে) হত্যা করালেন।

٣٣٦٢ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ رَأَيْتُ النَّاسَ مُجْتَمِعِيْنَ فِي صَعِيْدٍ فَقَامَ أَبُوْ بَكْرٍ فَنَزَعَ ذَنُوْبًا أَوْ ذُنُوْبَيْنِ وَفِيْ بَعْضِ نَزْعِهِ ضُعْفٌ وَاللَّهُ يَغْفِرُ لَهُ ثُمَّ أَخَذَهَا عُمَرُ فَاسْتَحَالَتُ بِيَدِهِ غَرْبًا فَلَمْ أَرَ عَبْقَرِيَا فِي النَّاسِ يَقْرِيُ فَرِيَّهُ حَتَّى ضَرَبَ النَّاسِ بِعَطَنٍ \* وَقَالَ هَمَّامٌ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيُّ شَيِّةٌ فَنَزَعَ أَبُوُ ضَرَبَ النَّبِيِّ مَعْظَنٍ \* وَقَالَ هَمَّامٌ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ شَيْةٌ فَنَزَعَ أَبُو بَكُرٍ ذَنُوْبَيْنَ ـ

তিতঙ্ব, আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রা) থেকে বর্ণিত। রস্লুল্লাহ (স) বলেন, একদা স্বপ্নের মধ্যে আমি লোকদেরকে একটি মাঠে সমবেত দেখলাম। তারপর আবু বকর (রা) উঠে দাঁড়ালেন এবং একটি কৃপ থেকে এক বালতি কিংবা দু' বালতি (রাবীর সন্দেহ) পানি টেনে তুললেন। তার ঐ বালতি টানার মধ্যে কিছুটা দুর্বলতা ছিল। আর (এর জন্য) আল্লাহ তাঁকে ক্ষমা করবেন। তারপর উমর ঐ বালতিটা ধরলে তাঁর হাতে গিয়ে তা বৃহদাকার বালতিতে পরিণত হলো এবং তিনি এমন শক্তির সাথে পানি তুলতে লাগলেন যে, কোন বাহাদুর লোককে আমি তাঁর মত শক্তি সহকারে কাজ করতে দেখিনি। (তিনি এত পানি তুললেন যে,) লোকেরা তাদের উটকে পরিতৃপ্ত করে পানি পান করিয়ে উটশালায় নিয়ে গেল।

হাম্মম বলেন, আমি আবু হুরাইরা (রা)-কে নবী (স) থেকে বর্ণনা করতে <mark>ওনেছি ঃ</mark> "অতপর আবু বকর (রা) দু' বালতি পানি টেনে তুললেন।"<sup>৩৫</sup>

٣٣٦٣- عَنْ أَبِي عَثْمَانَ قَالَ أُنْبِئْتُ أَنَّ جِبْرِيْلَ عَلَيْهِ السَّلَامُ أَتَى النَّبِيُ 
وَعَثْدَهُ أُمُّ سَلَمَةَ فَجَعَلَ يُحَدِّثُ ثُمَّ قَامَ فَقَالَ النَّبِيُ 
فَعَلْا أُمُّ سَلَمَةَ مَنْ هَذَا أَوْ كَمَا قَالَ قَالَ قَالَ قَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ أَتَى النَّبِي 
قَالَ قَالَ قَالَ قَالَتُ هَذَا دَحْيَةً قَالَتُ أُمِّ سَلَمَةً آيُمُ اللهِ مَاحَسَبْتُهُ إِلاَّ إِيَّاهُ حَتَّى سَمِعْتُ 
خُطْبَةً نَبِي اللهِ 
مَعْ يُخْبِرُ جَبُرِيْلَ أَوْ كَمَا قَالَ قَالَ قَالَ فَقُلْتُ لَابِي عُثْمَانَ مِمَّنُ سَمِعْتَ 
هٰذَا قَالَ مَنْ أُسَامَةً بُن زَيْدٍ -

৩৩৬৩. আবু উসমান (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমাকে বলা হয়েছে যে, একদা জিবরাইল (আ) (সাহাবী দেহইয়া-এর আকৃতি ধারণ করে) নবী (স)-এর নিকট এসে কথা বলতে লাগলেন। তখন তাঁর নিকট উম্মে সালামা (রা)ও উপস্থিত ছিলেন। তারপর জিবরাইল (আ) উঠে চলে গেলেন। নবী (স) উম্মে সালামা (রা)-কে বললেনঃ বলতো, এ লোকটি কে ছিল।

উম্মে সালামা (রা) বলেন, আল্লাহর কসম ! নবী (স)-কে এরপরেই খুৎবা দানকালে জিবরাইলের উল্লেখ করতে শোনা পর্যন্ত ঐ আগস্তুককে আমি দেহইয়াই ভেবেছিলাম। তারপর খুৎবাতে জিবরাইলের উল্লেখ শুনে বৃঝতে পারলাম যে, তিনি প্রকৃতপক্ষে দেহইয়াছিলেন না—তিনি ছিলেন জিবরাইল (আ)।

(সুলাইমান নামক) একজন রাবী বলেন, আমি আবু উসামাকে জিজ্ঞেস করলাম, আপনি কার কাছ থেকে এ হাদীস তনেছেন। তিনি বললেন, উসামা ইবনে যায়েদ থেকে।

৩৫. উপরোক্ত হাদীদে আবু বকর (ऋ) ও উমর (রা)-এর খিলাফতের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে।

২৭-অনুচ্ছেদ ঃ আল্লাহ বলেন ঃ

قَوْلُ الله تَعَالَى : يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَاعَهُمْ وَإِنَّ فَرِيْقًا مِنْهُم لَيَكْتُمُونَ الحَقّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ـ

"(আমি যাদেরকে কিতাব দান করেছি) তারা তাঁকে মুহামাদ (স)-কে এরপ চিনে, ষেরপ আপন সন্তানদেরকে চিনে থাকে। আর নিক্য তাদের একদল জেনে তনে বাত্তব সত্যকে গোপন করছে।" (সূরা আল বাকারা ঃ ১৪৬)

٣٣٦٤ عَنْ عَبْدِ اللهِ بُنِ عُمْرَ أَنَّ الْيَهُوْدَ جَاوُا إِلَى رَسُوْلُ اللهِ عَنْ فَذَكُرُوْا لَهُ أَنَّ رَجُلاً مِنْهُمْ وَإِمْرَأَةً زَنَا فَقَالَ لَهُمْ رَسُوْلُ اللهِ عَيْقَ مَا تَجِدُوْنَ فِي التَّوْرَاةِ شَأْنِ الرَّجُم فَقَالُوا نَفْضَحُهُمْ وَيُجْلَدُوْنَ فَقَالَ عَبْدُ اللهِ بَنُ سَلَامٍ كَذَبْتُمْ إِنْ فَيْهَا الرَّجْمَ فَقَرَا مَا قَبْلَهَا وَمَا فَأَتُوا بِالتَوْرَاةِ فَنْشَرُوهَا فَوَضَعَ أَحَدُهُمْ يَدَهُ عَلَى أَيةِ الرَّجُم فَقَرَا مَا قَبْلَهَا وَمَا بَعْدَهَا فَقَالَ لَهُ عَبْدُ اللهِ بَنُ سَلَامٍ إِرْفَعْ يَدَهُ عَلَى أَيةِ الرَّجُم فَقَرَا مَا قَبْلَهَا وَمَا بَعْدَهَا فَقَالَ لَهُ عَبْدُ اللهِ بَنُ سَلام إِرْفَعْ يَدَكُ فَرَفَعَ يَدَهُ فَإِذَا فِيهَا أَيَةُ الرَّجُم فَقَالًا صَدَقَ يَا مُحَمَّدُ فَيْهَا أَيَةُ الرَّجُم فَأَمْرَ بِهِمَا رَسُولُ اللهِ عَنْ فَرُجِمَا قَالَ عَبْدُ اللهِ فَرَأَيْتُ الرَّجُلَ يَجْنَا عَلَى الْمَرْةِ يَقِيهَا الْحَجَارَةَ ـ

৩৩৬৪. আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা কতিপয় ইয়াহদী রস্পুল্লাহ (স)-এর নিকট এসে বলল, তাদের একজন পুরুষ ও একজন দ্বীলোক ব্যতিচার করেছে। (এখন তাদের কি শান্তি দিতে হবে ?) রস্পুল্লাহ (স) তাদেরকে বললেন ঃ প্রস্তরাঘাতে হত্যা করা সম্পর্কে তোমরা তাওরাত কিতাবে কি আদেশ পাও ? তারা বলল, আমরা তো ব্যভিচারীদেরকে লাঞ্চিত ও অপমানিত করে থাকি এবং তাদেরকে বেত্রাঘাত করা হয়। তখন আবদুল্লাহ ইবনে সালাম বললেন, তোমরা মিথ্যা বলেছ। নিশ্চয় তাওরাতে প্রস্তরাঘাতে হত্যা করার কথা রয়েছে। তারপর তারা তাওরাত এনে তা মেলে ধরল এবং তাদের একজন প্রস্তরাঘাতে হত্যা করার আয়াতটি হাত দিয়ে ঢেকে রেখে তার পূর্বের ও পরের আয়াতগুলো পাঠ করল। তখন আবদুল্লাহ ইবনে সালাম তাকে বললেন, তোমার হাত সরাও তো দেখি। সে তার হাত সরিয়ে নিলে দেখা গেল যে, সেখানে প্রস্তরাঘাতে হত্যা করার আয়াতটি রয়েছে। তারা বলল, হে মুহাম্মাদ ! আবদুল্লাহ ইবনে সালাম সত্য বলেছে, এতে তাওরাতে প্রস্তরাঘাতে হত্যা করার আয়াত রয়েছে। অতপর রস্পুল্লাহ (স)-এর নির্দেশক্রমে ঐ ব্যভিচারী ও ব্যভিচারিণীকে প্রস্তরাঘাতে হত্যা করা হলো।

আবদুল্লাহ ইবনে উমর বলেন, আমি পুরুষটিকে দেখলাম সে ঐ (ব্যভিচারিণী) ব্রীলোকটির ওপর ঝুঁকে পড়ে তাকে প্রস্তরাঘাত থেকে রক্ষা করার চেষ্টা করছে।

২৮-অনুচ্ছেদ ঃ মুশরিকদের দাবী, নবী (স) খেন তাদেরকে কোন মুজিয়া প্রদর্শন করেন। তখন তিনি তাদেরকৈ চন্দ্র দ্বিখন্ডিত করে দেখালেন। ٣٣٦٥ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ قَالَ اِنْشَقَّ الْقَمَرُ عَلَى عَهْدِ رَسَوُلِ اللهِ ﷺ شَقَّتَيْنِ فَقَالَ النَّبِيِّ ﷺ اِشْهَدُوا ۔ وَ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ

৩৩৬৫. আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) বলেন, নবী (স)-এর যমানায় (আল্লাহর স্কুমে) চাঁদ দুই খণ্ডে পরিণত হলে নবী (স) বললেন, "তোমরা সাক্ষী থাক।"

٣٣٦٦ عَنَّ أَنْسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ أَهْلَ مَكَّةَ سَأَلُوا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَنْ يُرِيَهُ ۖ مَا لُكُ عَرِيهُ ۖ مَا لُكُ عَرَيهُ اللهِ ا

৩৩৬৬. আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, মক্কার কাফেররা রস্পুল্লাহ (স)-এর নিকট দাবী উত্থাপন করল যে, তিনি যেন তাদেরকে কোন মুজিযা (অলৌকিক নিদ্র্শন) দেখান। তখন তিনি তাদেরকে চন্দ্র দ্বিখন্ডিত করে দেখালেন।

٣٣٦٧- عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ الْقَمَرَ اِنْشَقَّ فِي زَمَانِ النَّبِيِّ عَبَّاسٍ أَنَّ الْقَمَرَ النَّبِيِّ

৩৩৬৭. ইবনে আব্বাস (রা),থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী (স)-এর যমানায় (তাঁর হাতের ইশরায়) চাঁদ দ্বিখন্ডিত হয়ে গিয়েছিল।

٣٣٦٨ عَنْ أَنَسٍ أَنَّ رَجُلَيْنِ مِنْ أَصْحَابِ النّبِيُّ خَرَجًا مِنْ عَنْدِ النّبِيُّ ﷺ فَيْ اَلنّبِيُّ ﷺ مَثْلُ الْمُصْبَاحَيْنِ يُضْدِانِ بَيْنَ أَيْدِيْهِمَا فَلَمَّا الْفَتَرَقَا صَارَ مَعْ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا وَاحِدٌ حَتَّى أَتَى أَهْلَهُ -

৩৩৬৮. আমাস (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (স)-এর সাহাবাদের মধ্যে দু'ব্যক্তি (উববাদ ইবনে বশর ও উসাইদ ইবনে হ্যাইর) একদা অন্ধকার রাতে নবী (স)-এর নিকট থেকে বের হলেন। তাদের দু'জনের সাথে যেন দু'টি বাতি তাদের সমুখ ভাগ আলোকিত করে চলেছিল। (পথিমধ্যে) যখন তারা দু'জন আলাদা হয়ে গেল তখন তাদের প্রত্যেকের সাথে একটি করে বাতি হয়ে গেল এবং (ঐ বাতির আলোতে) তারা বাড়িতে এসে পৌছুল।

٣٣٦٩ عَنْ قَيْسٍ قَالَ سَمَعْتُ الْمُغِيْرَةُ بْنَ شُعْبَةً عَنِ النَّبِيُّ ﷺ عَنْ النَّبِيُّ ﷺ وَمَا لَا يَزَالُ نَاسً مِنْ أُمَّتِي ظَاهِرِفِنَ ـ نَاسًى مَنْ أُمَّتِي ظَاهِرُوْنَ ـ وَمُمُ ظَاهِرُوْنَ ـ

৩৩৬৯. কায়েস হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি মুগীরা ইবনে শোবা (রা)-কে নবী (স) থেকে বর্ণনা করতে শুনেছি। নবী (স) বলেছেন, আমার উন্মতের কিছু সংখ্যক লোক সর্বদা বিজয়ী থাকবে। এমনকি কিয়ামত যখন তাদের নিকটবর্তী হবে তখনো তারা বিজয়ী থাকবে।

.٣٣٧- عَنْ عُمَيْرِ بُنِ هَانِيْ أَنَّهُ سَمِعَ مُعَاوِيَةَ يَقُوْلُ سَمِعْتُ النَّبِيُّ َ يَقُولُ لَا يَزُالُ مِنْ أُمَّتِي أُمَّةً قَائِمَةً بِأَمْرِ اللهِ لاَ يَضُرُّهُمْ مَنْ خَذَلَهُمْ وَلاَ مَنْ خَالَفَهُمْ حَتَّى

يَاتَيِهُمْ أَمْلُ اللهِ وَهُمْ عَلَى ذَٰلِكَ قَالَ عُمَيْرِ فَقَالَ مَالِكُ بْنُ يُخَامِرَ قَالَ مُعَاذٌ وَهُمْ بِالشَّامِ فَقَالَ مُعَاوِيَةُ هٰذَا مَالِكِ يَزْعُمُ أَنَّهُ سَمِعَ مُعَاذًا يَقُولُ وَهُمُ بِالشَّامِ ـ

৩৩৭০. উমাইর ইবনে হানী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি মুআবিয়া থেকে গুনেছেন মুআবিয়া বলেন, আমি নবী (স)-কে বলতে গুনেছি, আমার উন্মতের মধ্যে সর্বসময় (সর্বযুগে) এমন একটি দল থাকবে যারা (সর্বাবস্থায়) আল্লাহর দীনের ওপর সুদৃঢ় থাকবে। যারা তাদের বিরোধিতা করবে এবং তাদের অপমান (করার চেষ্টা) করবে, তারা তাদের কোন রূপ ক্ষতি সাধন করতে পারবে না। এমনকি কিয়ামত যখন এসে যাবে তখনো তারা ঐ একই অবস্থায়ই থাকবে। (অর্থাৎ আল্লাহর দীনের ওপর অবিচল থাকবে।)

উমাইর ইবনে হানী মালেক ইবনে ইউখামিরের বরাত দিয়ে বলেন, মুআয বলেছেন, ঐ দলটি সিরিয়ায় অবস্থান করবে। মুআবিয়া বলেন, এই মালেক এখানে আছেন। তিনি ধারণা করছেন যে, মুআয বলেছেন, ঐ দলটি সিরিয়ায় অবস্থান করবে।

٣٣٧١ عَنْ عُرَوَةَ هُوَ الْبَارِقِي أَنَّ النَّبِيُّ أَعْطَاهُ دِيْنَارًا يَشْتَرِي لَهُ بِهِ شَاةً فَاشْتَرٰى لَهُ بِهِ شَاةً فَاشْتَرٰى لَهُ بِهِ شَاةً فَاشْتَرٰى لَهُ بِهِ شَاةً فَدَعَا لَهُ بِالْبَرَكَةِ فِي بَيْعِهِ وَكَانَ لَوْ اِشْتَرٰى التُّرَابَ لَرَبِحَ فَيْهُ قَالَ سَفْيَانُ كَانَ الْحَسَنُ بُنُ عُمَارَةً جَاعَنَا بِهٰذَا الْحَدَيْثِ عَنْهُ قَالَ سَمَعُهُ شَبِيْبٌ مِنْ عُرُوةَ فَاتَيْتُهُ فَقَالَ شَبِيْبٌ إِنِي لَمْ أَسْمَعُهُ مِنْ عُرُونَةً فَالَا سَمَعْتُ النَّبِيِّ فِي لَهُ أَسْمَعُهُ مِنْ عُرُونَةً فَالَ سَمَعْتُ النَّبِي يَوْمِ الْقَيَامَةِ قَالَ وَقَدْ رَأَيْتُ فِي دَارِهِ سَبَعِينَ فَرَسًا قَالَ سَفْقَانُ مُ يَشَرَى لَهُ شَاةً كَأَنَّهَا أَضُحَيَّةً .

৩৩৭১. উরওয়া (রা) থেকে বর্ণিত। একদা নবী (স) তাকে একটি দীনার (স্বর্ণমুদ্রা) দিয়ে তা দ্বারা তাঁর জন্য একটি ছাগল কিনে আনতে বললেন। তিনি ঐ দিনার দিয়ে দু'টি ছাগল কিনলেন। তারপর ছাগল দু'টির একটিকে এক দীনারে বিক্রি করে তিনি একটি দীনার ও একটি ছাগল নিয়ে নবী (স)-এর নিকট এলেন। তখন নবী (স) তার ব্যবসায়ে বরকতের জন্য দোয়া করলেন। ফলে তার অবস্থা এমন হয়েছিল যে, তিনি মাটি খরিদ করলেও তাতে লাভবান হতেন।

এ হাদীসের একজন বর্ণনাকারী সুফিয়ান ইবনে উয়াইনা বলেন, হাসান ইবনে আম্মারা শাবীব ও উরওয়ার বরাত দিয়ে এ হাদীসটি আমাদেরকে বলেছেন। তারপর আমি শাবীবকে জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেন যে, আমি সরাসরি উরওয়া থেকে শুনিন। একটি গোত্র উরওয়ার বরাত দিয়ে আমাকে হাদীসটি বলেছেন। তবে উরওয়া থেকে আমি (অপর) একটি হাদীস শুনেছি। আর তা হলো এই ঃ উরওয়া বলেন, আমি নবী (স)-কে বলতে শুনেছি, ঘোড়ার ললাটে কিয়ামত পর্যন্ত কল্যাণ নিহিত হয়েছে। আর আমি উরওয়ার গৃহে সত্তরটি ঘোড়া দেখেছি।

সুফিয়ান ইবনে উয়াইনা বলেন, নবী (স)-এর জন্য যে ছাগলটি ক্রয় করা হয়েছিল তা হয়তবা কুরবানীর জন্য ছিল।

٣٣٧٢ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ الْخَيْلُ فِي نَوَاصِيْهَا الْخَيْرُ إِلَى يَوْمُ الْفَيْرُ إِلَى يَوْمُ الْقَيَامَة ـ

৩৩৭২. ইবনে উমর (রা) থেকে বর্ণিত। রসূবুল্লাহ (স) বলেছেন, ঘোড়ার ললাটদেশে কিয়ামত পর্যন্ত কল্যাণ নিহিত রাখা হয়েছে। (অর্থাৎ ঘোড়া অত্যন্ত কল্যাণকর প্রাণী।)

٣٣٧٣- عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ عَنِ النَّبِيُّ ﷺ قَالَ الْخَيْلُ مَعْقُودٌ فِيْ نَوَاصِيْهَا الْخَيْلُ مَعْقُودٌ فِيْ نَوَاصِيْهَا الْخَيْدُ . اِلْخَيْدُ .

৩৩৭৩. আনাস ইবনে মালেক (রা) নবী (স) থেকে বর্ণনা করেছেন। ঘোড়ার ললাটদেশে কল্যাণ নিহিত রয়েছে।

٣٣٧٤ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً عَنِ النَّبِيُ عَيْ قَالَ الْخَيْلُ لِثَلاَثَةٍ لِرَجُلٍ اَجْرٌ وَلِرَجُلٍ سَيْرٌ وَعَلَى رَجُلٍ وِزْدٌ فَاَمَّا الَّذِي لَهُ اَجْرٌ فَرَجُلٌ رَبَطَهَا فِي سَيْلِ اللهِ فَاطَالَ لَهَا فِي سَيْلِ اللهِ فَاطَالَ لَهَا فِي مَرْج أَنْ رَوْضَة وَمَا اَصَابَتَ فِي طَيْلِهَا مِنَ الْلَرْجِ اَوِالرَّوْضَة كَانَتُ لَهُ حَسنَات وَلَوْ النَّهَا قَطَعَتُ طِيلَهَا فَاسْتَنَّتُ شَرَفًا اَوْ شَرَفَيْنِ كَانَتُ ارْوَاتُهَا حَسنَات وَرَجُلٌ لَهُ وَلَوْ اَنَّهَا مَرَّتُ بِنَهْرِ فَشَرِبَتُ وَلَمْ يُرَدُّ اَنْ يَسْقِيهَا كَانَ ذَلِكَ لَهُ حَسنَات وَرَجُلٌ رَبُطَهَا تَغَنِيًّا وَسَتُرًا وَتَعَفَّفًا لَمْ يَنْسَ حَقُّ اللهِ فِي رِقَابِهَا وَظُهُورُهَا فَهِي لَهُ كَذَلِكَ مَنْ وَرَجُلٌ مَنْ فَلَا لَهُ عَنْ رَقَابِهَا وَظُهُورُهَا فَهِي لَهُ كَذَلِكَ سَيْرً وَرَجُلٌ رَبَطَهَا فَخُرًا وَرِيَّاءً وَنَوَاءً لاَهْلِ الْإِسْلاَم فَهِي وَزِرٌ وَسَئِلَ النَّبِيُّ فِي مَنْ الْمَنْ يَعْمَلُ مَثْقَالَ مَا النَّيْ عَمَلُ مَثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرَا يَرَهُ فَا لَا النَّبِيُّ عَمَلَ مَثَقَالَ مَا انْزِلَ عَلَى قَيْهَا الاَّ هٰذِهِ الْاَيْةُ الْجَامِعَةُ الْفَاذَةُ : فَمَنْ يَعْمَلُ مَثْقَالَ ذَرَّة فِرَا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلُ مَثْقَالَ ذَرَّة فِي الْفَاذَة : فَمَنْ يَعْمَلُ مَثْقَالَ ذَرَّة فَالَ مَا الْزَرِلَ عَلَى عَمْلُ مَثْقَالَ ذَرَّة فِي الْكَافَةُ الْمَا الْاَيْةُ الْجَامِعَةُ الْفَاذَةُ : فَمَنْ يَعْمَلُ مَثْقَالَ ذَرَّة فِي فَالَ مَا الْاَيْهُ الْتَعَالَ مَا الْاَيْهُ الْكَافِ الْنَا الْوَالِهُ الْمَالِ الْمَالِ الْمَالِ الْاللهِ الْمَالِقُولُ لَوْمُ الْمَالِ اللّهُ الْمَالِ الْمُ الْعَلَاقَ الْمَالِكُولُ الْمَالَا اللّهُ الْمَالِمُ اللّهَ الْمَالِمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُلْ اللّهُ اللّهُ الْمَالِ اللّهُ الْمُولِ الْمُعَلِّ الْمَالِلَةُ الْمَالِقُولُ اللّهُ الْلَهُ اللّهُ اللّهُ

৩৩৭৪ আবু হুরাইরা (রা) নবী (স) থেকে বর্ণনা করেছেন। নবী (স) বলেছেন, ঘোড়া তিন প্রকার ঃ কোন ব্যক্তির জন্য (ঘোড়া পোষা) সওয়াবের কাজ। কোন ব্যক্তির জন্য (ঘোড়া দারিদ্র্যের) আবরণ। আর কোন ব্যক্তির জন্য (ঘোড়া) গুনার বাহন। ঐ ব্যক্তির জন্য (ঘোড়া পোষা) সওয়াবের কাজ, যে আল্লাহর পথে (জিহাদের জন্য) তাকে বেঁধে (প্রস্তুত) রাখে। অতপর লম্বা রশিতে বেঁধে কোন চারণভূমি কিংবা বাগানে তাকে চরতে দেয়। এমতাবস্থায় সে চারণভূমি কিংবা বাগানের যতখানি জায়গা ঐ রশির নাগালের ভেতরে পড়বে, তত পরিমাণ সওয়াব সে (ঘোড়ার মালিক) লাভ করবে। যদি ঘোড়াটি রশি ছিড়ে দু' একটা টিলা অতিক্রম করে যায়, তবে যতদূর পর্যন্ত তার পদচিহ্ন পড়েছে, তত পরিমাণ সওয়াব লাভ করবে। যদি ঘোড়াটি কোন নহরে (ঝর্ণা বা হ্রদে) গিয়ে পানি

পান করে, অথচ মালিক (ঐ নহর থেকে) পানি পান করাবার কোনরূপ ইচ্ছাও করেনি, তবুও এতে সে সওয়াবের অধিকারী হবে। আর যে ব্যক্তি ঐশ্বর্য (দারিদ্রোর গ্লানি থেকে নিজেকে) আড়াল করা এবং অপরের মুখাপেক্ষী হতে নিজেকে রক্ষা করার জন্য ঘোড়া বেঁধে রাখে (অর্থাৎ পালন করে) এবং তার গর্দান ও পিঠে আল্লাহর যে হক রয়েছে তা ভূলে না যায়, তবে ঐ ঘোড়ার মালিকের জন্য তা (দারিদ্র ও পরমুখাপেক্ষিতার পথে) পর্দা বা আবরণ স্বরূপ। (অর্থাৎ দারিদ্র কখনো তার কাছ ঘেষতে পারে না এবং তাকে কখনো পরমুখাপেক্ষী হতে হয় না।) আর যে ব্যক্তি দান্তিকতা, লোক দেখানো ও মুসলমানদের সাথে শক্রতা সাধনের জন্য ঘোড়া বেঁধে রাখে, তার জন্য ঐ ঘোড়া গুনার বাহন স্বরূপ।

(অতপর) নবী (স)-কে গাধা পালন সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বলেন, এ সম্পর্কে আমার প্রতি নির্দিষ্ট করে কিছু অবতীর্ণ হয়নি। তবে এই অনুপম ও ব্যাপক অর্থবাধক আয়াতটি নাঘিল হয়েছে ঃ যে ব্যক্তি অণু পরিমাণ নেক কাজ করবে সে পরকালে স্বচক্ষে তা দেখতে পাবে (অর্থাৎ প্রতিদান পাবে)। আর যে ব্যক্তি অণু পরিমাণ অসৎ কাজ করবে সে পরকালে স্বচক্ষে তা দেখতে পাবে (অর্থাৎ প্রতিফল ভোগ করবে)। (সূতরাং সদুদ্দেশ্যে প্রণোদিত হয়ে গাধা পালন করলে তাতেও সওয়াব পাওয়া যাবে আর অসদুদ্দেশ্যে ঘোড়া পালন করলেও সওয়াবের স্থলে শূন্য পেতে হবে। অর্থাৎ নিয়তের বিভদ্ধতায় সামান্য আমল ও প্রতিদান পাওয়ার যোগ্য হয়, আর নিয়ত সঠিক না হওয়ার কারণে অনেক ভাল কাজও পাপের কারণ হয়ে দাঁড়ায়।)

٣٣٧٥ عَنْ مُحَمَّد سَمِعْتُ انْسُ بْنَ مَالِكَ يَقُولْ صَبَّعَ رَسُوْلُ اللهِ حيير بُكْرَةً وَقَدْ خَرَجُوا بِأَلْسَاحَى فَلَمَّا رَاَوْهُ قَالُوا مُحَمَّدُ وَالْخَمِيسُ وَاحَالُوا اللهِ الْحَصِنِ بِكُرَةً وَقَدْ خَرَجُوا بِأَلْسَاحَى فَلَمَّا رَاَوْهُ قَالُوا مُحَمَّدُ وَالْخَمِيسُ وَاحَالُوا اللهِ الْحَصِنِ يَسْعَوْنَ فَرَفَعَ النَّبِيِّ بَيْدَيْهِ وَقَالَ اللهُ اَكْبَرُ خَرِبَتْ خَيْبَرُ انِّا اذَا نَزْلَنَا بِسَاحَةٍ فَوْمٍ فَسَاءَ صَبَاحُ اللهُ الْلهُ اللهُ اللهُل

৩৩৭৫. মুহাম্মাদ ইবনে সীরীন (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আনাস ইবনে মালেককে (রা) বলতে ওনেছি, রসূলুল্লাহ (স) খুব প্রত্যুষে খায়বার নামক স্থানে পৌছলেন। সেখানকার লোকেরা তখন নিড়ানী হাতে (ক্ষেতে কাজ করার জন্য) বেরিয়েছিল। যখন তারা তাঁকে দেখল তখন বলল, মুহাম্মদ তার বাহিনী নিয়ে এসে পড়েছে। এ বলে তারা দৌড়ে গিয়ে কিল্লার মধ্যে ঢুকে পড়লো। তখন নবী (স) দুহাত উত্তোলন করে বললেন, আল্লাছ আকবার। খায়বার ধ্বংস হয়ে গেছে। কেননা আমরা যখন কোন দলের বিরুদ্ধে অভিযান পরিচালনার জন্য তাদের কোন ময়দানে উপস্থিত হই, তখন সে ভীত সন্ত্রস্ত দলের প্রভাতটা অত্যন্ত শোচনীয় হয়।

٣٣٧٦ عَنْ آبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَلْتُ يَا رَسُوْلَ اللهِ انِّي سَمَعْتُ مَنْكَ حَدَيثًا كَثَيْرًا فَأَنْسَاهُ قَالَ ابْسَطُ رِدَاءَكَ فَبَسَطْتُ فَغَرَفَ بِيِدِهِ فَيْهِ ثُمَّ قَالَ ضُمُّهُ فَضَمَمْتُهُ فَمَا نَسِيْتُ حَدِيْتًا بَعْدُ ـ ৩৩৭৬. আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নবী (স)-কে বললাম, হে আল্লাহর রসূল ! আমি আপনার নিকট থেকে অসংখ্য হাদীস শুনেছি। কিন্তু সব হাদীস আমি ভুলে গেছি। নবী (স) বললেন, তোমার চাদরখানা মেলে ধর। আমি তৎক্ষণাৎ তা মেলে ধরলাম। তখন নবী (স) নিজের একখানা হাত (কিংবা উভয় হাত) ঐ চাদরের মধ্যে রাখলেন। তারপর বললেন, এবার চাদরখানা তোমার বুকের সাথে চেপে ধর। আমি চেপে ধরলাম। তারপর থেকে হাদীস যা আমি নবী (স) থেকে শুনেছি কখনো ভুলিনি।

২৯-অনুচ্ছেদ ঃ নবী (স)-এর সাহাবাদের মর্যাদা ; যে মুসলমান নবী (স)-এর সাহচার্য লাভ করেছেন কিংবা তাঁকে (জীবদ্দশার) দেখেছেন তিনি তাঁর আসহাবের অন্তর্ভুক্ত।

৩৩৭৭. আবু সাঈদ খুদরী (রা) বলেন, রস্লুল্লাহ (স) বলেছেন, লোকদের ওপর এমন এক সময় আসবে যে, তাদের বহু সংখ্যক ব্যক্তি জিহাদে যোগদান করবে। তখন তাদেরকে জিজ্ঞেস করা হবে তোমাদের মাঝে কি এমন লোক রয়েছেন যিনি রস্লুল্লাহ (স)-এর সাহচর্য লাভ করেছেন? তারা বলবে, হা রয়েছেন। তখন তাদেরকে জয়যুক্ত করা হবে। অতপর লোকদের ওপর এমন এক সময় আসবে যে, তাদের বহু সংখ্যক ব্যক্তি জিহাদে যোগদান করবে। তখন তাদেরকে জিজ্ঞেস করা হবে, তোমাদের মাঝে কি এমন কোন লোক রয়েছেন যিনি রস্লুল্লাহ (স)-এর সাহাবীদের সাহচর্য লাভ করেছেন? তারা বলবে, হাঁ (রয়েছেন)। তখন তাদেরকে বিজয় দান করা হবে। তারপর লোকদের ওপর এক যমানা আসবে যে, তাদের বহু সংখ্যক ব্যক্তি জিহাদে যোগদান করবে, তখন তাদেরকে জিজ্ঞেস করা হবে, তোমাদের মাঝে কি এমন কোন লোক রয়েছেন যিনি রস্লুল্লাহ (স)-এর সাহাবীদের সাহচর্য লাভকারীদের (অর্থাৎ তাবেয়ীদের) সাহচর্য লাভকরেছেন? তারা বলবে, হাঁ রয়েছেন। তখন তাদেরকেও জয়যুক্ত করা হবে।

٣٣٧٨ عَنْ عَمْرَانَ بَنِ حُصَيْنِ يَقُوْلُ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ عَنَ عَمْرَانَ أَمْتِي قَرَنِي قَرَنِي ثَمُّ اللهِ عَنْ عَمْرَانُ فَلاَ أَدْرِي أَذَكَرَ بَعْدَ قَرْبَهِ قَرَنَهِ قَرَنَهِ قَرَنَهِ قَرَنَهِ قَرَنَهِ قَرَنَهِ قَرَنَهُ مَّ الَّذَيْنَ يَلُوْنَهُمْ قَالَ عَمْرَانُ فَلاَ أَدْرِي أَذَكَرَ بَعْدَ قَرْبَهِ قَرَنَهِ قَرَنَهُ (مُرَّتَيْنِ) أَوْ ثَلاَثًا ثُمَّ إِنَّ بَعْدَكُمْ قَوْمًا يَشْهَدُونَ وَلاَ يُسْتَشْهَدُونَ وَيَخُونُونَ وَلاَ يُسْتَشْهَدُونَ وَيَخُونُونَ وَلاَ يُؤْتَمَنُونَ وَيَنْهُمُ السِّمَنُ -

৩৩৭৮. ইমরান ইবনে হুসাইন (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুরাহ (স) বলেছেন, আমার উন্ধতের মধ্যে সর্বেত্তিম যুগ হল আমার সাহাবীদের যুগ। অতপর তৎপরবর্তী তাবেয়ীদের যুগ। অতপর তৎপরবর্তী তাবেয়ীদের যুগ। ইমরান বলেন, নবী (স) তার যুগের পর উত্তম যুগ হিসেবে দু'যুগের উল্লেখ করেছেন, না তিন যুগের তা আমার ভালভাবে ন্মরণ নেই। অতপর তোমাদের (যুগসমূহ অতিবাহিত হবার) পর এমন কিছু লোকের আবির্ভাব ঘটবে যারা সাক্ষ্য দেবে অথচ তাদের কাছে থেকে সাক্ষ্য চাওয়া হবে না। তারা প্রকাশ্যে বিশ্বাসঘাতকতা করবে। সূতরাং তাদেরকে কখনো বিশ্বাস করা যাবে না। তারা আল্লাহর নামে কোন কিছু মানত করবে। কিন্তু তা তারা পুরা করবে না। (দুনিয়ার ভোগ বিশাস ও আরাম আয়েশে) তারা হবে অত্যন্ত স্থুলদেহী ও মোটাসোটা।

٣٣٧٩ عَنْ عَبْدِ اللهِ أَنَّ النَّبِيِّ عَلَىٰ قَالَ خَيْرُ النَّاسِ قَرُنِي ثُمَّ الَّذَيْنَ يَلُوْنَهُمْ ثُمَّ الَّذَيْنَ يَلُوْنَهُمْ ثُمَّ الَّذَيْنَ يَلُوْنَهُمْ ثُمَّ الَّذَيْنَ يَلُونَهُمْ ثُمَّ الَّذَيْنَ يَلُونَهُمُ ثُمَّ الْذَيْنَ يَلُونَهُمُ مَنْ يَمْنِنَهُ وَيَمْنِئُهُ شَهَادَتُهُ قَالَ إِبْرَاهِيْمُ وَكَانُوا يَضْرِبُونَا عَلَى الشَّهَادَةِ وَالْعَهْدِ وَنَحْنُ صِغَارً ـ

৩৩৭৯. আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (স) বলেছেন, লোকদের মধ্যে সর্বোন্তম (যুগ) হল আমার সাহাবীদের যুগ। অতপর তৎপরবর্তীদের যুগ। অতপর তৎপরবর্তীদের যুগ। অতপর তৎপরবর্তীদের যুগ। তারপর এমন একদল লোকের আবির্ভাব ঘটবে যাদের কেউ কেউ কসম খাবার আগে সাক্ষ্য দেবে এবং সাক্ষ্য দেয়ার আগে কসম খাবে। ৩৬ (হাদীসের অপর এক বর্ণনাকারী) ইবরাহীম নখয়ী বলেন, আমাদের মুরব্বীরা আমাদেরকে (আল্লাহর নামে কসম খেয়ে) সাক্ষ্য দেয়ার জন্য ও ওয়াদা করার জন্য মারধোর করতেন, তখন আমরা ছোট ছিলাম।

৩০-অনুচ্ছেদ ঃ মুহাজিরদের মর্যাদা ও গুণাবলী ; যাদের মধ্যে আবু বকর আবদুল্লাহ ইবনে আবু কুহাফা তাইমী অন্যতম।

## আল্লাহ তাআলা বলেন ঃ

وَقَوْلِ اللهِ تَعَالَى: الْفُقَرَاءِ الْمُهَاجِرِيْنَ الَّذِيْنَ أَخْرِجُوْا مِنْ دِيَارِهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ يَبْتَغُوْنَ فَضَلاً مِنَ اللهِ تَعَالَى: الْفُقَرَاءِ الْمُهَاجِرِيْنَ اللهُ وَرَسُوْلُهُ أَوْلَئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ وَقَالَ اللهُ فَضُلاً مِنَ اللهِ وَرِضُولًا أَوْلَاكُ هُمُ الصَّادِقُونَ وَقَالَ اللهُ تَعَالَى : إِلاَّ تَنْصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللهُ اذْ اَخْرَجَهُ الَّذِيْنَ كَفَـرُوْا تَانِيْ اِثْنَيْنِ النَّهُ اذْ اَخْرَجَهُ اللهُ مَعَنَا ـ الْهُ مَعَنَا ـ الْهُ مَعَنَا ـ اللهُ اللهُ مَعَنَا ـ اللهُ اللهُ مَعَنَا ـ اللهُ الل

"(যুদ্ধ লব্ধ সম্পদে) ঐসব দরিদ্র মুহাঞ্জিরদের বিশেষ অধিকার রয়েছে যাদেরকে ......।" (আল হালর ঃ ৯) আল্লাহ তাআলা আরো বলেন ঃ তোমরা যদি নবীর সাহায্য না কর (তবে কোন পরোয়া নেই)। কেননা কাক্ষেররা যখন তাকে বহিষ্কার করেছিল তখন আল্লাহ-ই তাকে সাহায্য করেছিলেন .......।" (আত তাওবা ঃ ৪০)

৩৬. অর্থাৎ কথায় কথায় সাক্ষ্য দেবে এবং খামাখা আল্লাহর নাম নিয়ে কসম খাবে। যেমন ঃ আমি আল্লাহর নামে কসম খেয়ে সাক্ষ্য দিচ্ছি, কিংবা আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি ঃ আল্লাহর কসম ! সে এমন নয় ......... ইত্যাদি।

٣٣٨- عَنِ البَرَاءِ قَالَ اِشْتَرَى أَبُو بَكْرِ مِنْ عَانِبِ رَحْلاً بِثَلاَثَةَ عَشَرَ دِرْهَمًا فَقَالَ أَبُوْ بَكُر لِعَارِبٍ مُرِالْبَرَاءَ فَلْيَحْمِلُ إِلَى رَحْلِي فَقَالَ عَارِبُ لاَ حَتَّى تُحَدِّثْنَا كَيْفَ صِنَفَتَ أَنْتَ وَرَسُولُ اللهِ فَي حَيْنَ خَرَجْتُمَا مِنْ مَكَّةً وَالْمُشْرِكُونَ يَـُطْلُبُونَكُمْ قَالَ اِرْتَحَلْنَا مِنْ مَكَّةَ فَأَحْيَيْنَا أَنْ سَرَيْنَا لَيْلَتَنَا وَيَوْمَنَا حَتَّى أَظْهَرْنَا وَقَامَ قَائمُ الظَّهِيْرَة فَرَمَيْتُ بِبَصَرِي هَلْ أَرَى مِنْ ظِلِّ فَادِيَّ إِلَيْهِ فَإِذَا صَخْرَةٌ أَتَيْتُهَا فَنَظَرْتُ بَقِيَّةً ظِلِّ لَهَا فَسَوَيْتُهُ ثُمَّ فَرَشْتُ النَّبِيُّ ﷺ فَيْه ثُمَّ قُلْتُ لَهُ اِضْطَجِعْ يَا نَبِيُّ الله فَاضْطَجَعَ النَّبِيُّ عَدْ ثُمَّ اِنْطَلَقْتُ أَنْظُرُ مَا حَوْلَىْ هَلْ أَرَى مِنَ الطَّلْبِ أَحَدًا فَإِذَا أَنَا بِرَاعِي غَنَم يَسُوْقُ غَنَمَهُ إِلَى الصَّخْرَةِ يُرِيْدُ مِنْهَا الَّذِي أَرَّدُنَا فَسَأَلْتُهُ فَقُلْتُ لَهُ لَمَنْ أَنْتَ يَا غُلاَمُ قَالَ لرَجُلِ مِنْ قُرَيْشٍ سَمَّاهُ فَعَرَفْتُهُ فَقُلْتُ هَلْ فِي غَنَمِكَ مِنْ لَبَنِ ۗ قَالَ نَعَمْ قُلْتُ فَهَلَ أَنْتَ حَالبُّ لَبِنَا ۗ قَالَ نَعَمْ فَأَمَّرْتُهُ فَاعْتَقَلَ شَاةً مِنْ غَنَمِهِ ثُمَّ أَمَرْتُهُ أَنْ يَنْفُضَ ضَرَعَهَا مِنَ الْغُبَارِ ثُمَّ أَمَـرْتُهُ أَنْ يَنْفُضُ كَفَّيْهُ فَقَالَ هُكَذَا ضَرَبَ إِحْدَى كَفَّيْه بِالْأَخْرَى فَحَلَبَ لَىْ كُثْبَةً مِنْ لَبَنِ وَقَـدَ جَعَلْتُ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ إِدَاوَةً عَلَى فَمِهَا خِرْقَةً فَصِبَبْتُ عَلَى الَّابَن حَتَّى بَسرَد أَسْفَلُهُ فَانْطَلَقَتُ بِهِ إِلَى النَّبِيِّ عِنْ فَوَافَقَتُهُ قَد اسْتَثِقَظَ فَقَلْتُ اِشْرَبْ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَشَرَبَ حَتَّى رَضَيْتُ ثُمَّ قُلْتُ قَدْ أَنَ الرَّحْيَلُ يَا رَسُوْلَ اللَّهِ قَالَ بَلَى فَارْتَحَلْنَا وَالْقَوْمُ يَطْلُبُونَا فَلَمْ يُدُرِكْنَا أَحَدٌ مِنْهُمْ غَيْرُ سُرَاقَةَ بْن مَالِك بْن جُعْشُم عَلَى فَرَسِ لَهُ فَقُلْتُ مُ لِلَّهِ مَا الطَّلَبُ قَدْ لَحقَنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ فَقَالَ لاَ تَحْزَنُ إِنَّ اللَّهَ مَعْنَا (تُرْيَحُونَ بِالْعَشِيِّ وَتَشْرَحُونَ بِالغَدَاةِ )

৩৩৮০ বারাআ (রা) বলেন, একদা আবু বকর (রা) (বারাআর পিতা) আযেবের নিকট থেকে তের দিরহাম দিয়ে একটি হাওদা (উটের পিঠের কার্চ নির্মিত আসন) খরিদ করলেন। তারপর আবু বকর (রা) আযেবকে বললেন, (আপনার ছেলে) বারাআকে আদেশ করুন, আমার হাওদাটা আমার সেখানে বয়ে নিয়ে যেতে। তখন আযেব বললেন, এটা হবে না, যে পর্যন্ত আপনি ঐ সময়ের ঘটনাটি আমাদেরকে না বলবেন যখন আপনি ও রস্লুলাহ (স) (হিজরতের উদ্দেশ্যে) মক্কা থেকে বেরিয়েছিলেন এবং মুশরিকরা আপনাদেরকে খোঁজ করছিল, তখন আপনারা কি করেছিলেন ? তিনি বললেন, মক্কা থেকে আমরা রওনা করে (সুর পাহাড়ের গুহায় আশ্রয় নিলাম। তারপর সেখান থেকে বেরিয়ে)

সারারাত ও পরবর্তী দিনের দুপুর বেলা পর্যন্ত চলতে থাকলাম। যখন ঠিক দুপুর হল, তখন আমি (এদিক ওদিক) দৃষ্টিপাত করলাম. কোথাও ছায়া গোচরীভূত হয় কি না. যাতে সেখানে আশ্রয় নিতে পারি। তখন হঠাৎ একখানা পাথর আমার নজরে পড়ল। আমি তার নিকটে এলাম এবং সেখানে কিছু ছায়া দেখতে পেলাম। তারপর আমি ছায়ার জায়গাটুকু সমতল করে সেখানে নবী (স)-এর জন্য চাদর বিছিয়ে দিলাম। অতপর তাঁকে বললাম, হে আল্লাহর নবী ! আপনি ওয়ে পড়ন। তিনি ওয়ে পড়লেন। আমি চারদিকে দৃষ্টি বুলাতে লাগলাম, কোথাও আমাদের অন্বেষণকারীদের কাউকে চোগে পড়ে কিনা। হঠাৎ আমার নজরে পড়ল একজন বকরীর রাখাল। সে তার বকরীগুলোকে পাথরটির দিকে হাঁকিয়ে নিয়ে আসছে। আমাদের যে উদ্দেশ্য তারও সে একই উদ্দেশ্য। (অর্থাৎ পাথরটির ছায়ায় খানিকটা বিশ্রাম নেয়া।) আমি তাকে জিজ্ঞেস করলাম, হে যুবক ! তুমি কার (অধীনস্থ) রাখাল ? সে কুরাইশ গোত্রের এক ব্যক্তির নাম বলল। (নাম বলতেই আমি তাকে চিনে ফেললাম।) অতপর আমি তাকে বললাম, তোমার বকরীগুলোতে দুধ আছে ? সে বলল, হাঁ। আমি বললাম, তুমি কি দোহন করে দিতে পারবে ? সে বলল, হাঁ। আমি তাকে দুধ দোহন করতে আদেশ করলাম। সে তার পাল থেকে একটি বকরী ধরে এনে তার পেছনের পা দু'টো নিজের দুই উরুর মাঝখানে রাখল, যাতে বকরীটি নড়াচড়া না করতে পারে। আমি তাকে বকরীর স্তন থেকে ধুলোবালি ঝেড়ে মুছে পরিষ্কার করতে বললাম। অতপর তার দু হাত ঝেড়ে ফেলতে বললাম। বারা (হাদীস বর্ণনাকালে তার এক হাতের ওপর আরেক হাত রেখে) ইংগিত করলেন যে, এভাবে লোকটি তার এক হাতের ওপর আরেক হাত মেরে ঝেড়ে মুছে নিল। তারপরে সে আমার জন্য একটি পাত্রে কিছু দুধ দোহন করল। আমিও রসুলুল্লাহ (স)-এর জন্য একটি চামড়ার পাত্র সাথে রেখেছিলাম যার মুখটা কাপড় দ্বারা বাঁধা ছিল। তারপর আমি (উক্ত পাত্র থেকে কিছু পানি নিয়ে) দুধের সাথে মিশ্রিত করলাম। এতে তার নিন্মাংশ পর্যন্ত ঠান্ডা হয়ে গেল। অতপর আমি দুধের পেয়ালাটা নিয়ে নবী (স)-এর নিকট গিয়ে তাঁকে জাগ্রত অবস্থায় পেলাম। (দুধের পেয়ালাটা এগিয়ে দিয়ে) আমি বললাম. হে আল্লাহর রসুল ! পান করুন। তিনি দুধ পান করলেন। এতে আমি ভারী সন্তুষ্ট হলাম। তারপর আমি বললাম, হে আল্লাহর রসূল ! আমাদের যাত্রার সময় হয়ে গেছে। তিনি বললেন, হাঁ। ঠিকই বলেছ। অতপর আমরা আবার যাত্রা ওরু কর্লাম এবং কাফেরের দল তখনো আমাদেরকে খুঁজে ফিরছিল। কিন্তু একমাত্র সুরাকা ইবনে মালেক ইবনে জু'শুম ছাড়া তাদের আর কেউ আমাদের সন্ধান পেল না। সুরাকাকে তার ঘোড়ার ওপর সওয়ার হয়ে আসতে দেখে আমি বললাম, হে আল্লাহর রসূল! অন্বেষণকারীরা তো ঐ যে আমাদের নিকটেই এসে পড়েছে। তিনি বললেন, বিষণ্ন হয়ে। না। মহান আল্লাহ আমাদের সাথে রয়েছেন।

٣٣٨١- عَنْ أَبِي بَكْرٍ قَالَ قُلْتُ لِلنَّبِيِّ ﴿ وَأَنَا فِي الْغَارِ لَوْ أَنَّ أَحدهُمْ نَظَرَ تَحَتَ قَدَمَيْهِ لأَبْصَرَنَا فَقَالَ مَا ظَنَّكَ يَا أَبَا بَكْرٍ بِإِثْنَيْنِ اللَّهُ ثَالِتُهُمَا ـ

৩৩৮১. আবু বকর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, (হিজরতের সময়) যখন আমরা গুহায় অবস্থান করছিলাম তখন আমি নবী (স)-কে বললাম, যদি কাফেরদের কেউ তাদের পায়ের নীচের দিকে তাকায় তবে অবশ্যই আমাদেরকে দেখে ফেলবে। নবী (স) বললেন, হে আবু বকর (রা)! ঐ দু'জন লোক সম্পর্কে তোমার কি ধারণা যাদের সাথে তৃতীয় জন হলেন স্বয়ং আল্লাহ। (অর্থাৎ আল্লাহ যাদের সাহায্যকারী ও রক্ষাকারী তাদের ব্যাপারে তোমার উদ্বিগ্ন হবার কোন কারণ নেই।)

৩১-অনুচ্ছেদ ঃ ইবনে আব্ধাস (র।) নবী (স) থেকে বর্ণনা করেছেন, নবী (স) বলেছেন, আবু বকর-এর দরজা ছাড়া (মসজিদে) আর সকলের দরজা বন্ধ করে দাও।

৩৩৮২ আবু সাইদ খুদরা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা রস্লুল্লাহ (স) লোকদেরকে লক্ষ্য করে ভাষণ দিতে গিয়ে বললেন ঃ আল্লাহ তাঁর একজন বানাকে দুনিয়ার সম্পদ ও আল্লাহর নিকট যা রক্ষিত আছে এ দু য়ের মধ্যে যে কোন একটি গ্রহণ করার ইখতিয়ার দান করলেন। তখন ঐ বান্দা আল্লাহর নিকট যা রক্ষিত আছে তা গ্রহণ করাই পসন্দ করল। রাবী বলেন, একথা ভনে আবু বকর (রা) কাদতে লাগলেন। তাঁকে কাঁদতে দেখে আমরা অবাক হয়ে গেলাম। আমরা ভাবলাম রস্লুল্লাহ (স) আল্লাহর এক বান্দা সম্পর্কে খবর দিলেন যে, তাকে দু টি বস্তুর একটি গ্রহণের ইখতিয়ার দেয়া হয়েছে। (এতে আবার কাঁদার কি আছে ? কিন্তু পরে জানতে পারলাম) সে ইখতিয়ারপ্রাপ্ত বান্দা ছিলেন শ্বয়ং রস্লুল্লাহ (স)। আবু বকর (রা) আমাদের সবার চাইতে অধিক জ্ঞানী ছিলেন। অতপর রস্লুল্লাহ (স) বললেন ঃ লোকদের মধ্যে নিজস্ব সম্পদ ও সাহচর্য দিয়ে আমার প্রতি সর্বাধিক ইহসান করেছেন আবু বকর (রা)। যদি আমি আল্লাহ ছাড়া আর কাউকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করতাম, তবে আবু বকরকেই বন্ধুরূপে গ্রহণ করতাম। কিন্তু তার সাথে আমার ইসলামী ভ্রাতৃত্ব ও দীনি মহব্বতই যথেষ্ট। তারপর তিনি ঘোষণা দিলেন ঃ মসজিদে আবু বকরের (রা) গৃহের দিকের দরজা ছাড়া সকল দরজা বন্ধ করে দাও।

৩২-অনুচ্ছেদ ঃ নবী (স)-এর পরই আবু বকর (রা)-এর মর্যাদা।

٣٣٨٣ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ كُنَّا نُخَيَّرُ بَيْنَ النَّاسِ فِي زَمَنِ النَّبِيِّ فَنُخَيِّرُ أَبُنَ النَّاسِ فِي زَمَنِ النَّبِيِّ فَنُخَيِّرُ أَبًا بَكْرِ ثُمَّ عُمْرَ بْنَ الْخَطَّابِ ثُمَّ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ \_ ـ

৩৩৮৩, ইবনে উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রস্লুল্লাহ (স)-এর যমানায় আমরা লেকদের পরস্পরকে প্রাধান্য দেবার সময় আবু বকরকে সবার ওপরে প্রাধান্য দিতাম। তারপর উমর ইবনে খাত্তাবকে। তারপর উসমান ইবনে আফ্ফানকে।

৩৩-অনুচ্ছেদ ঃ আবু সাঈদ (রা) বঙ্গেন, নবী (স)-এর উক্তি ঃ যদি আমি কাউকে বন্ধুরূপেগ্রহণ করতাম ..... ٣٣٨٤ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ : قَالَ لَـوْ كُنْتُ مُتَّخِذًا مِنْ أُمَّتِي خَلْيِلاً لَا تُخَذْتُ أَبَا بَكُرِ وَلكنْ أُخِي وَصَاحِبِي -

৩৩৮৪. ইবনে আব্বাস (রা) নবী (স) থেকে বর্ণনা করেছেন। নবী (স) বলেছেন ঃ যদি আমি আমার উন্মতের মধ্যে কাউকে একনিষ্ঠ বন্ধুব্ধপে গ্রহণ করতাম, তবে আবু বকর (রা)-কেই গ্রহণ করতাম। কিন্তু তিনি আমার দীনি ভাই ও সহচর।

٣٣٨٥- عَـنُ أَيُّوبَ وَقَالَ لَوْ كُنْتُ مُتَّخِذًا خَلِيْلاً لاَتَّخَذْتُهُ خَلَيْلاً وَلَكِنْ أُخُوَّةُ الْاسْلاَمِ أَقْضَلُ .

৩৩৮৫, আইয়ুব (রা) থেকে বর্ণিত। নবা (স) বলেছেনঃ যাদ আমি কাউকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করতাম তবে তাকেই [আবু বকর (রা)] বন্ধুরূপে গ্রহণ করতাম। কিন্তু ইসলামী ভ্রাতৃত্ব সর্বোত্তম।

٣٣٨٦ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِيْ مُلَيْكَةَ قَالَ كَتَبَ أَهْلُ الْكُوْفَةِ إِلَى ابْنِ الزَّبَيْرِ فِـىُ الْجَدِّ فَقَالَ أَمَّا اللَّهِ الْأَمَّةِ خَلَيْلاً لِللَّهِ لَوْ كُنْتُ مُتَّخِذًا مِنْ هٰذِهِ الْأُمَّةِ خَلَيْلاً لاَتَّخَذْتُهُ أَنْزَلَهُ أَبَا يَعْنَى أَبَا بَكْرِ ـ

৩৩৮৬. আবদুল্লাহ ইবনে আবু মূলাইকা (রা) বলেন, কুফাবাসী দাদার মীরাস বা হিস্যা সম্পর্কে জানতে চেয়ে ইবনে যুবাইর-এর নিকট লিখলেন। তিনি বলে দিলেন, যে ব্যক্তি সম্পর্কে রস্লুল্লাহ (স) বলেছেন ঃ "যদি আমি আমার এ উন্মতের মধ্যে কাউকে বন্ধুব্রপে গ্রহণ করতাম তবে তাকেই গ্রহণ করতাম"—তিনি অর্থাৎ আবু বকর (রা) মীরাসের স্ক্রে দাদাকে পিতার সমমর্যাদা দিয়েছেন।

## ৩৪-অনুচ্ছেদ ঃ

٣٣٨٧ - عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ أَتَتِ امْرَأَةُ النَّبِيُّ عِنهِ فَأَمْرَهَا أَنْ تَوْجُولُ كَأَنَّهَا تَقُولُ الْمَوْتَ قَالَ فَأَمْرَهَا أَنْ تَرْجِعْ إِلَيْهِ قَالَتُ أَرَأَيْتَ إِنْ جِئْتُ وَلَمْ أَجِدُكَ كَأَنَّهَا تَقُولُ الْمَوْتَ قَالَ عَلَيْهِ السَّلَامِ إِنْ لَمْ تَجِدِيْنِيْ فَأَتِي أَبَا بَكُرٍ \_

৩৩৮৭. জুবাইর (রা) ইবনে মুড য়িম (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা কোন এক মহিলা নবী (স)-এর নিকট আসলেন। নবী (স) তাকে তাঁর নিকটে আবার আসতে বললেন। মহিলা বললেন, আচ্ছা বলুন তো, আমি আবার এসে যদি আপনাকে না পাই (তবে কি করব ?) মহিলা যেন নবী (স)-এর ইন্তিকালের দিকে ইঙ্গিত করছিলেন। নবী (স) বললেনঃ তুমি যদি আমাকে না পাও তবে আবু বকরের নিকট যাবে।

٣٣٨٨ – عَنْ هَمَّامٍ قَالَ سَمِعْتُ عَمَّارًا يَقُوْلُ رَأَيْتُ رَسَوْلَ اللهِ ﷺ وَمَا مَعَهُ إِلاَّ خَمْسَةُ أَعْبُدٍ وَامْرَأَتَانِ وَأَبُو بَكْرٍ ـ ৩৩৮৮. হাম্মাম থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আম্মারকে (রা) বলতে শুনেছি, তিনি বলেছেনঃ আমি রসূলুল্লাহ (স)-কে এমন অবস্থায় দেখেছি যে, তাঁর সঙ্গে পাঁচজন ক্রীতদাস,<sup>৩৭</sup> দু'জন মহিলা<sup>৩৮</sup> ও আবু বকর ছাড়া আর কোন বয়োপ্রাপ্ত লোক ছিল না।

٣٣٨٩ عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ قَالَ كُنْتُ جَالِسًا عَنْدَ النَّبِيُّ عَنْ إِذْ أَقْبَلَ أَبُو بَكُرٍ الْخَذَّا بِطَرَف ثَوْبِهِ حَتَّى أَبْدَى عَنْ رُكْبَتِهِ فَقَالَ النَّبِيِّ عَنْ أَمَّا صَاحِبُكُمْ فَقَدْ غَامَرَ فَسَلَّمَ وَقَالَ إِنِّي كَانَ بَيْنِي وَبَيْنَ ابْنِ الْخَطَّابِ شَيَّ فَأَسْرَعْتُ إِلَيْهِ ثُمَّ نَدِمْتُ فَسَأَلْتُ وَقَالَ يَغْفِرُ اللَّهُ لَكَ يَا أَبَا بَكُر تَلْأَتُا فَسَأَلْتُ وَقَالَ يَغْفِرُ اللَّهُ لَكَ يَا أَبَا بَكُر تَلاَثًا فَسَأَلْتُ وَقَالَ يَغْفِرُ اللَّهُ لَكَ يَا أَبَا بَكُر تَلاَثًا أَنْ عُمَر نَدِم فَقَالُوالاَ، فَأَتَى مَنْزِلَ أَبِي بَكْر فَسَالَ أَثَمَّ أَبُو بَكْر فَقَالُوالاَ، فَأَتَى إِلَى اللّهِ وَاللّهِ أَنَا كُنْتُ أَتُمَّ أَبُو بَكُر فَقَالَ النَّبِي عَنْ إِلَى اللّهِ وَاللّهِ أَنَا كُنْتُ أَظْلَمَ مَرَّتَيْنِ فَقَالَ النَّبِي فَقَالَ النَّبِي أَنْ إِلَى اللّهُ وَاللّهِ وَاللّهِ أَنَا كُنْتُ أَظْلَمَ مَرَّتَيْنِ فَقَالَ النَّبِي فَقَالَ النَّبِي أَنْ اللّهُ بَعْدَهُ وَاللّهِ فَهَلُ أَنْتُم بُعْتَنِي فَقَالَ النَّبِي بَعْتَنِي إِلْيَكُمْ فَقَالُتُم كَذَبْتَ وَقَالَ أَبُو بَكُر صِدَق وَواسَانِي بِنَفْسِهِ وَمَالِهِ فَهَلُ أَنْتُم بَعْتَنِي إِلَيْكُمْ فَقُلْتُم كَذَبْتَ وَقَالَ أَبُو بَكْر صَدَق وَواسَانِي بِنَفْسِهِ وَمَالِهِ فَهَلُ أَنْتُم تَارِكُو لِي صَاحِبِي مَرَّتَيْنِ فَمَا أُوْذِي بَعْدَهَا ـ

৩৩৮৯. আবু দারদা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা আমি নবী (স)-এর নিকট উপবিষ্ট ছিলাম। হঠাৎ আবু বকর (রা) তাঁর লুঙ্গির একপাশ এমনভাবে ধরে উপস্থিত হলেন যে, তাঁর জানু পর্যন্ত দেখা যাচ্ছিল। তখন নবী (স) বললেন ঃ তোমাদের এ সাথীটি এইমাত্র ঝগড়া করে এসেছে। অতপর আবু বকর সালাম করলেন এবং বললেন, হে আল্লাহর রসূল! আমার ও খান্তাব তনয়ের মধ্যে কিছু বচসা হয় এবং আমিই তাকে প্রথমে কিছু কটু কথা বলে ফেলি। পরে আমি অনুতপ্ত হয়ে তার নিকট ক্ষমা চাই। কিন্তু তিনি আমাকে ক্ষমা করতে অস্বীকৃতি জানান। তাই আপনার নিকট উপস্থিত হয়েছি। তখন তিনি তিনবার একথাটি বললেন ঃ হে আবু বকর! আল্লাহ তোমাকে ক্ষমা করবেন।

ওদিকে উমর (স্বীয় কৃতকর্মের জন্য) অনুতপ্ত হয়ে আবু বকরের বাড়ী যান এবং জিজ্ঞেস করেন, এখানে কি আবু বকর (রা) আছেন । লোকেরা বলল, 'না, নেই।' অতপর উমর নবী (স)-এর নিকট গিয়ে উপস্থিত হলেন। উমরকে দেখে নবী (স)-এর চেহারা বিবর্ণ হতে লাগল। এতে আবু বকর (রা) ভয় পেয়ে গেলেন এবং নতজানু হয়ে আর্য করলেন ঃ হে আল্লাহর রসূল ! আল্লাহর কসম ! আমিই অধিকতর অন্যায় আচরণকারী ছিলাম। একথাটি তিনি দুবার বললেন। তখন নবী (স) বললেন ঃ এটা তো নিশ্চিত যে, আল্লাহ যখন আমাকে নবী মনোনীত করে তোমাদের নিকট পাঠিয়েছেন তখন তোমরা সবাই বলেছিলে, আপনি মিথ্যা বলছেন। কিন্তু আবু বকর (রা) বলেছিল, তিনি মুহাম্মাদ সত্য বলছেন। তদুপরি সে নিজের জানমাল সর্বস্থ দিয়ে আমার প্রতি সহানুভূতি দেখিয়েছে।

৩৭. ক্রীতদাস পাঁচজন হলেন বিলাল, যায়েদ ইবনে হারেসা, আমের ইবনে ফুহাইরা, আবু ফকীহা ও আম্মারের পিতঃ ইয়াসির।

৩৮. মহি**লা দু'জন হলেন**ঃ বাদিজাতুল কুবরা ও সুমাইয়া।

এমতাবস্থায় তোমরা কি আমার এ সঙ্গীকে ত্যাগ করে আমাকেই ত্যাগ করতে চাও। শেষ বাক্যটি তিনি দু'বার বলেন। এ ঘটনার পর আবু বকরকে আর কখনো কষ্ট দেয়া হয়নি। অর্থাৎ কেউ তার প্রতি রুঢ় আচরণ করেননি।

٣٣٩- عَـن عَـرُوْ بَنُ الْعَاصِ أَنَّ النَّبِيِّ ﴿ بَعَثَهُ عَلَىٰ جَيْشِ ذَاتِ السَّلاَسلِ فَأَتَيْتُهُ فَقُلْتُ مِنَ الرِّجَالِ فَقَالَ أَبُوْهَا قُلْتُ ثُمُّ مَنْ قَالَ ثُمَّ عُمَرُ بَنُ الْخَطَّابِ فَعَدَّ رِجَالاً . ثُمُ مَنْ قَالَ ثُمَّ عُمَرُ بَنُ الْخَطَّابِ فَعَدَّ رِجَالاً .

৩৩৯০. আমর ইবনে আস (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (স) তাঁকে (সপ্তম হিজরীতে) যাতুল সালাসিল যুদ্ধে (অভিযানকারী সৈন্যবাহিনীর আমীর নিযুক্ত করে) পাঠান। (আমর বলেন, যুদ্ধ থেকে ফিরে এসে) আমি নবী (স)-এর নিকট গেলাম এবং জিজ্ঞেস করলাম, মানব জাতির মধ্যে কোন্ লোকটি আপনার সর্বাধিক প্রিয় ? তিনি বললেন ঃ আয়েশা। আমি বললাম, পুরুষদের মধ্যে কোন্ লোকটি ? তিনি বললেন ঃ আয়েশার পিতা। আমি আবার বললাম ঃ তারপর কোন্ লোকটি ? তিনি বললেন ঃ তারপর খাত্তাবের পুত্র উমর। অতপর আমি জিজ্ঞেস করতে থাকলে তিনি আরো কয়েকজন লোকের নাম উল্লেখ করেন।

٣٩١ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ سَمَعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﴿ يَقُولُ بَيْنَمَا رَاعٍ فَي غَنْمِهِ عَدَا عَلَيْهِ الدِّنْبُ فَقَالَ مَنْ لَهَا عَدَا عَلَيْهِ الدِّنْبُ فَقَالَ مَنْ لَهَا عَدَا عَلَيْهِ الدِّنْبُ فَقَالَ مَنْ لَهَا يَوْمَ السَّبُعِ يَوْمَ لَيْسَ لَهَا رَاعٍ غَيْرِي وَبَيْنَا رَجُلٌ يَسُوقُ بَقَسَرَةً قَدَ حَمَلَ عَلَيْهَا فَالْتَفَتْ إِلَيْهِ فَكَلَّمَتُهُ فَقَالَت إِنِّي لَمْ أَخْلَقْ لِهِذَا وَلَكنِّي خُلِقتُ لِلْحَرْثِ قَالَ النَّاسُ سُبْحَانَ اللَّهِ قَالَ النَّاسُ عَلَيْهَا فَاللَّهُ قَالَ النَّاسُ عَلَيْهَا وَلَكنِّي خُلِقتُ لِلْحَرْثِ قَالَ النَّاسُ سُبْحَانَ اللَّهِ قَالَ النَّبِيُّ فَاللَّهُ فَالَ النَّاسُ لَيْلُولُ وَأُمْنُ بَذُلِكَ وَأَبُو بَكُرٍ وَعُمَرُ بُنُ الْخَطَّابِ لَا اللَّهُ عَالَ النَّاسُ اللَّهُ قَالَ النَّهِ الْمَالَةُ فَا لَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ قَالَ النَّهُ الْمَالَ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الْمُؤْلِلُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلُمُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلِولُ اللَّهُ الْمُؤْلِلُهُ اللَّهُ الْمُؤْلِلُ اللَّهُ الْمُؤْلِلُ اللَّهُ الْمُؤْلِولُ اللَّهُ الْمُؤْلِلُ اللَّهُ الْمُؤْلِولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلِلُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلِمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلُلُ اللَّهُ الْمُؤْلِلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّالَ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ ال

৩৩৯১. আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রস্লুল্লাহ (স)-কে বলতে হুনেছি, একদা এক রাখাল তার বকরীর পালের নিকট উপস্থিত থাকাকালে হঠাৎ এক নেকড়ে বাঘ এসে থাবা মেরে পাল থেকে একটি বকরী নিয়ে যেতে থাকলো। রাখাল নেকড়ে বাঘের কবল থেকে বকরীটাকে উদ্ধার করল। নেকড়েটি তখন রাখালের দিকে চেয়ে বলল, আজ তো আমার থেকে ছিনিয়ে নিলে। কিন্তু হিংস্র জন্তুর আক্রমণের দিন এ বকরীর রক্ষাকারী কে থাকবে, যেদিন আমি ছাড়া এ বকরীর কোন রাখাল থাকবে না ?

অনুরূপভাবে একদা এক ব্যক্তি একটি গাভীর পিঠে চড়ে তাকে হাকিয়ে নিয়ে যাচ্ছিল। তখন গাভীটি তার দিকে চেয়ে তার সাথে কথা বলল। গাভীটি বলল, আমাকে তো একাজের জন্য সৃষ্টি করা হয়নি। আমাকে সৃষ্টি করা হয়েছে কৃষি কাজের জন্য। লোকেরা বলে উঠল, সুবহানাল্লাহ। নেকড়ে ও গাভী মানুষের মতো কথা বলতে পারে। নবী (স) বললেন, আমি আবু বকর ও উমর ইবনে খাতাব এ ঘটনায় বিশ্বাস স্থাপন করলাম।

٣٣٩٢ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيُّ عِلَى يَقُولُ بَيْنَا أَنَا نَائِمٌ رَأَيْتُنِي عَلَى قَلْي عَلَى قَلْي بَيْنَا أَنَا نَائِمٌ رَأَيْتُنِي عَلَى قَلْيَبٍ عَلِيهَا دَلُوُ فَنَزَعْتُ مِنْهَا مَا شَاءَ اللَّهُ ثُمَّ أَخَذَهَا الْبِنُ أَبِي قُحَافَةَ فَنَزَعْ بِهَا

ذَنُ ـــ وَبًا أَنْ ذَنُوْبَيْنِ وَفِي نَزْعِهِ ضَعَفَّ وَاللهُ يَغْفِرُ لَهُ ضَعْفَهُ ثُمَّ اسْتَحَالَتْ غَرْبًا فَاَخَــٰذَهَا ابْنُ الخَطَّابِ فَلَمْ اَرَ عَبْقَرِيًّا مِنَ النَّاسِ يَثْزِعَ نَزْعَ عُمَرَ حَتَّى ضَرَبَ النَّاسُ بِعَطَن ـ

৩৩৯২. আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রস্পুলাহ (স)-কে বলতে গুনেছিঃ আমি ঘুমিয়ে ছিলাম। আমি নিজেকে একটি কুপের ধারে দেখতে পেলাম। সেখানে একটি বালতিও ছিল। আমি ঐ বালতি দিয়ে যতটা আল্লাহর ইচ্ছা পানি টেনে তুললাম। তারপর ইবনে আবু কুহাফা [আবু বকর (রা)] ঐ বালতিটা হাতে নিলেন এবং এক বালতি বা দু' বালতি পানি টেনে তুললেন। তার ঐ বালতি টানার মধ্যে কিছুটা দুর্বলতা ছিল। আর আল্লাহ তাঁর এ দুর্বলতা মাফ করে দিন। তারপর ঐ বালতিটা বৃহদাকার ধারণ করল এবং ইবনে খাত্তাব (উমর) তা নিজের হাতে নিলেন। আমি কোন শক্তিশালী বাহাদুর ব্যক্তিকেও উমর-এর ন্যায় পানি টেনে তুলতে দেখিনি। তিনি এত পানি তুললেন যে, লোকেরা তাদের উটকে পরিতৃপ্ত করে উটশালায় নিয়ে গেল। (অথবা পানির প্রাচুর্যের কারণে লোকেরা ঐ স্থানকে উটশালা বানিয়ে নিল।)

- ٣٣٩٣ عَنْ عَبْدِ اللهِ إِنَهِ خَيلًا اللهِ اللهِ عَمْرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَمْنَ جَرَّ تُوْبِهُ خَيلًا اللهِ اللهِ إِللهَ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ الله

মূসা ইবনে উকবা (রা) এ হাদীসের অপর একজন বর্ণনাকারী বলেন, আমি সালেমকে জিজ্ঞেস করলাম যে, আবদুল্লাহ ইবনে উমর من جرازاره শব্দটি বলেছেন কি । তিনি জবাব দিলেন আমি তো غربه শব্দটিই শুনেছি।

٣٩٤ عَنْ أَبِيْ هُرِيْرَةَ قَالَ سَمَعْتُ رَسُوْلَ اللهِ فِي يَقُولُ مَنْ أَنْفَقَ زَوْجَيْنِ مِنْ شَيْءٍ مِنْ الْأَشْيَاءِ فِي سَبِيلِ اللهُ دُعِي مِنْ أَبْوَابِ يَعْنِي الْجَنَّةَ يَا عَبْدَ اللهِ هَٰذَا خَيْرٌ فَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الصَّلاَةِ دُعِي مِنْ بَابِ الصَّلاَةِ وَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الصَّدَقَةِ لَعْيَ مِنْ بَابِ الصَّلاَةِ وَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الصَّدَقَةِ الْجِهَادِ وَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الصَّدَقَةِ لَعْيَ مِنْ بَابِ الصَّدَقَةِ لَعْيَ مِنْ بَابِ الصَّدَقَةِ

وَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الصِّيَامِ دُعِيَ مَنْ بَابِ الصِّيَامِ (وَ) بَابِ الرَيَّانِ فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ مَا عَلَى هٰذَا الَّذِي يُدْعَى مِنْ تَلْكَ الْأَبُوابِ مِنْ ضَرُّوْرَةً وَقَالَ هَلْ يُدْعَى مِنْهَا كُلُّهَا أَحَدًّ يَا رَسُوْلَ اللهِ قَالَ نَعَمْ وَأَرْجُوْ أَنْ تَكُوْنَ مِنْهُمْ لَيَا أَبَابِكُرِ ـ

৩৩৯৪. আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রস্লুল্লাহ (স)-কে বলতে শুনেছি, যে ব্যক্তি কোন বস্তুর জোড়া (অর্থাৎ একই ধরনের দু'টি বস্তু যেমনঃ দু'টি দিরহাম কিংবা দু'টি দীনার অথবা দু'খানা কাপড়) আল্লাহর পথে দান করে তাকে জানাতের দরজাসমূহ থেকে এ বলে আহ্বান করা হবে যে. হে আল্লাহর বাদা! এখানেই কল্যাণ, এটাই তোমার স্থান। যে ব্যক্তি নামাযী হবে তাকে নামাযের দরজা থেকে আহ্বান করা হবে। যে ব্যক্তি মুজাহিদ হবে, তাকে জিহাদের দরজা থেকে আহ্বান করা হবে। যে ব্যক্তি সাদকাকারী (দানশীল) হবে তাকে সাদকার দরজা থেকে আহ্বান করা হবে। আর যে ব্যক্তি রোযাদার হবে তাকে রোযার দরজা ও বাবুর রাইয়ান থেকে আহ্বান করা হবে। তখন আবু বকর (রা) বললেন, তাহলে তো যাকে সবগুলো দরজা থেকে একত্রে আহ্বান জানানো হবে তার কোন ভয়ের কারণই থাকবে না। তারপর আবু বকর (রা) বললেন, হে আল্লাহর রসূল! এমন কোন লোকও কি হবে যাকে সবগুলো দরজা থেকে একত্রে আহ্বান করা হবে ? তিনি বললেন, হাঁ, এবং হে আবু বকর ! আমি আশা করি তুমিও তাদের অন্তর্ভুক্ত।

٣٣٩٥ عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النّبِيِّ عَمُّ أَنَّ رَسُوْلَ اللَّهِ عَمَاتَ وَأَبُوْ بَكُر بِالسَّنْحِ قَالَ السُمعيْلُ يَعْنَى بِالْعَالِيَةِ فَقَامَ عُمَرُ يَقُوْلُ وَاللَّهِ مَا مَاتَ رَسُوْلُ اللَّهِ عَنَى بَالْكَ فَلَيُقَطِّعَنَ أَيْدِى رِجَالٍ عُمْرٌ وَاللهِ مَا كَانَ يَقَعُ فِي نَفْسِي إِلاَّ ذَاكَ وَلَيَبْعَثَتُهُ اللَّهُ فَلَيُقَطِّعَنَ أَيْدِى رِجَالٍ عُمْرٌ وَاللهِ مَا كَانَ يَقَعُ فِي نَفْسِي بِيدِهِ لاَ يُذِيقُكَ اللَّهُ الْمُوْتَتَيْنِ أَبَدًا ثُمَّ خَرَجَ فَقَالَ طَبْتَ حَيًا وَمَيْتًا وَالّذِي نَفْسِي بِيدِهِ لاَ يُذِيقُكَ اللَّهُ الْمُوْتَتَيْنِ أَبَدًا ثُمَّ خَرَجَ فَقَالَ طَبْتَ حَيًا وَمَيْتًا وَالّذِي نَفْسِي بِيدِهِ لاَ يُذِيقُكَ اللَّهُ الْمُوْتَتَيْنِ أَبَدًا ثُمَّ خَرَجَ فَقَالَ طَبْتَ حَيًا وَمَيْتُ وَلَا لَهُ الْمُوْتَتَيْنِ أَبَدًا ثُمْ مَكْدُ وَاثْنَى عَلَيْ وَقَالَ اللهُ الْمُوْتَتَيْنِ أَبَدُا تُو مَنْ كَانَ يَعْبُدُ عَلَيْ وَقَالَ اللهُ الْمُوتَةُ فَيْلًا وَمَا مُحَمَّدًا إلاَّ وَمَا مُحَمِّدًا إلاَ وَمَا مُحَمِّدًا اللهُ قَالَ وَمَا مُحَمِّدً إِلاَّ رَسُولًا الللهُ فَإِنَّ اللهُ فَإِنَّ اللهُ مَنْ كَانَ يَعْبُدُ وَقَالَ إِنَّكَ مَيْتُونَ وَقَالَ وَمَا مُحَمَّدً إِلاَّ رَسُولًا عَيْبُ مِنْ كَانَ يَعْبُدُ مَنْ مَاتَ أَنْ قَلْبَ الْمُؤْنَ وَقَالَ وَمَا مُحَمِّدً إِلاَ مِنْ كَانَ يَعْبُدُ عَلَى أَعْقَابِكُمْ وَمَنْ كَانَ يَعْبُدُ اللّهُ السَّاكِرِيْنَ قَالَ فَنَشَجَ النَّاسُ عَقِبِيهِ فَلَنَ يَضِدُ أَنْ اللّهُ السَّاكِرِيْنَ قَالَ فَنَشَجَ النَّاسُ وَالْمُ عَنِيهُ بَنِي مَاكَ وَمَا مُحَمِّدً بَنِ عَبُودَةً فِي سَقِيفَة بَنِيْ سَاعِدَةً فِي سَقِيفَة بَنِيْ سَاعِدَةً فَيْ اللهُ الْمُؤْلُونُ مَنْ أَنْ أَمُولُ مُنْ مُنْ فَلَا فَنَصَارُ إِلَى سَعَد بَنِ عُبَادَةً فِي سَقِيفَة بَنِيْ سَاعِدَةً فَي مَنْ مَنْ الْخَوَالَ وَاجْتَمَعَتِ الْاَنُونُ مَنْكُمُ أَمْيِلً فَيُسَامِ وَالْمُ الْمُؤْلِقُ مَنْ بَنُ الْخَوْلُ وَالْمُ وَمُنْ مُنْ الْمَوْلُ وَالْمَالُولُ وَمُنْ مُنْ الْمَعْرَا فَيَالُ وَالْمُ الْمُؤْلُ وَالْمُ وَالْمُ وَالْمُ وَالْمُ وَالْمُ وَالْمُ وَالْمُ وَالْمُولُ وَالْمُ وَالْمُ الْمُؤْلُولُ مَا الْمُولِ وَمُنْكُمُ أَمُولًا فَا لَاللّهُ السَالُولُ وَاللّهُ السَامِلُ وَاللّهُ الْمُؤَلِقُ

بْنُ الجَرَّاحِ فَذَهَبَ عُمَرُ يَتَكَلَّمُ فَأَسْكَتَهُ أَبُوْبَكُر ِوَكَانَ عُمَرُ يَقُوْلُ ۖ وَاللَّهِ مَا أَرَدْتُ بِذَلِكَ إِلاَّ أَنِّي قَدْ هَيَّأَتُ كَلاَمًا قَدْ أَعْجَبَنِي أَنْ لاَ يَبْلَغَهُ اَبُوْ بَكْرٍ ثُمَّ تَكَلَّمَ أَبُوْ بَكْرٍ فَتَكَلَّمُ أَبْلَغَ النَّاسِ فَقَالَ في كَلاَمه نَحْنُ الْأُمَرَاءُ وَأَنْتُمُ الْوَزَرَاءُ فَقَالَ حُبَابُ بْنُ الْمُنْذِرِ لاَ وَاللَّهُ لاَ نَفْعَلُ مِنَّا أَمِيْرٌ وَمِنْكُمْ أَمِيْرٌ فَقَالَ أَبُوْ بَكْرِ لاَ وَلكِنَّا الْأُمَرَاءُ وَأَنْتُمُ الْوَزُرَاءُ هُمْ أَوْسَطُ الْعَرَبِ دَارًا وَأَعْرَبُهُمْ أَحْسَابًا فَبَايِعُوْاعُمَرَ أَوْ أَبَا عُبَيْدَةَ فَقَالَ عُمْرُ بَلْ نُبَايِعُكَ أَنْتَ فَأَنْتَ سَيِّدُنَا وَخَيْرُنَا وَأَحَبَّنَا إِلَى رَسُولُ اللَّه ﷺ فَأَخَذَ عُمَرُ بِيَدِهِ فَبَايَعَهُ وَبَايَعَهُ النَّاسُ فَقَالَ قَائلٌ قَتَلَتُمْ سَعْدَ بْنَ عُبَادَةَ فَقَالَ عُمَــرُ قَتَلَهُ اللَّهُ وَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَالِمِ عَنِ الزَّبَيْدِي قَالَ عَبْدُ الرَّحْمَٰنِ بْنُ الْقَاسِم أَخْبَرَنِي الْقَاسِمُ أَنَّ عَائِشَةَ قَالَتْ شَخَصَ بَصِرُ النَّبِي ﴿ ثُمَّ قَالَ فِي الرَّفِيْقِ الْأَعْلَى ثَلَاثًا وَقَصَّ الْحَدِيثَ قَالَتْ فَمَا كَانَتْ مِنْ خُطْبَتِهِمَا مِنْ خُطْبَةٍ إِلَّا نَفَعَ اللَّهُ بِهَا لَقَدْ خَوَّفَ عُمَرُ النَّاسَ وَإِنْ فِيْهِمْ لَنِفَاقًا فَرَدَّهُمُ اللهُ بِذٰلِكَ ثُمَّ لَقَدْ بَصِيَّرَ أَبُوْ بَكْرٍ النَّاسَ الْهُدَى وَعَرَّفَهُمُ الْحَقَّ الَّذِي عَلَيْهِمْ وَخَرَجُوا بِهِ يَتْلُونَ : وَمَا مُحَمَّدٌ إِلاَّ رَسُولً قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرَّسِلُ إِلَى الشَّاكرينَ \_

৩৩৯৫. নবী পত্নী আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী (স) যখন ওফাত পান. তখন আবু বকর (রা) নিজের বাসগৃহ সুনহাতে ছিলেন। রাবী ইসমাইল বলেন, সুনহা মদীনার উপরিভাগে অবস্থিত একটি স্থানের নাম। (ওফাতের সংবাদ প্রচারিত হবার সাথে সাথে) উমর দাঁড়িয়ে বললেন, আল্লাহর কসম ! রস্লুল্লাহ (স) ওফাত পাননি। আয়েশা বলেন্ উমর বললেন্ আল্লাহর কসম ! আমার মন এ ছাড়া অন্য কোন কথা মানতে প্রস্তুত ছিল না। আমি ভাবছিলাম নিক্যুই আল্লাহ তাকে আবার দুনিয়ায় পাঠাবেন এবং (যারা তাঁর মৃত্যুর খবর প্রচার করে বেড়াচ্ছে) তিনি তাদের হাত পা কেটে দেবেন। ইতিমধ্যে আবু বকর (রা) এসে পৌছুলেন এবং রসূলুল্লাহ (স)-এর মুখের আবরণ সরিয়ে তাঁর ললাটে চুমু খেলেন। তারপর বললেন, আমার মা-বাপ আপনার জন্য উৎসর্গ হোক। জীবনে মরণে আপনি পৃত-পবিত্র। ঐ সন্তার কসম ! যার হাতে আমার প্রাণ, আল্লাহ আপনাকে দু' বার মৃত্যুর আস্বাদ কখনো গ্রহণ করাবেন না। তারপর তিনি বেরিয়ে এলেন এবং উমরকে লক্ষ্য করে বললেন, হে হলফকারী, থামুন ধৈর্য ধারণ করুন। আবু বকরের কথা ভনে উমর বসে পড়লেন। তারপর আবু বকর আল্লাহর প্রশংসা করলেন এবং বললেন, যারা মুহাম্মদ (স)-এর পূজারী তারা জেনে নাও যে, মুহাম্মদ (স)-এর ইন্তিকাল হয়েছে। আর যারা আল্লাহর ইবাদত করছ (তারা নিশ্চিত থাক যে,) নিশ্চয়ই তাদের আল্লাহ চিরঞ্জীব তাঁর কখনো মৃত্যু হবে না। অতপর আবু বকর (রা) কুরআনের এ আয়াত পাঠ করলেন ঃ

"নিক্য তুমি মরণশীল এবং তারাও মরণশীল।" তিনি আরো পাঠ করলেন, (আল্লাহ বলেন ঃ) "মুহাম্মদ একজন রস্ল ছাড়া আর কিছুই নন। তাঁর পূর্বে অনেক রস্ল দুনিয়া থেকে বিদায় নিয়েছেন। যদি তিনি মারা যান কিংবা তাঁকে হত্যা করা হয়, তবে তোমরা কি অতীতের জাহেলিয়াতের দিকে প্রত্যাবর্তন করবে ? যারা অতীতের জাহেলিয়াতের দিকে প্রত্যাবর্তন করবে তারা নিজেরাই ক্ষতিগ্রস্ত হবে। আল্লাহর বিন্মাত্র ক্ষতি সাধন তারা করতে পারবে না। আর আল্লাহ তার নিয়ামতের প্রতি কৃতজ্ঞ বান্দাদেরকে উত্তম প্রতিদান দেবেন।" রাবী বলেন, আবু বকরের কথা শুনে লোকেরা ফুঁফিয়ে ফুঁফিয়ে কাঁদতে লাগল।

वर्गनाकाती वर्तन, जानत्रातता जाकीका वनी जा'रामाग्र जा'म हेवरन উवामात राज्यात সমবেত হলো এবং বলতে লাগল, আমাদের আনসারদের মধ্য থেকে একজন আমীর হবেন আর তোমাদের মুহাজিরদের মধ্য থেকে একজন আমীর হবেন। তখন আবু বকর (রা), উমর ও উবাইদা ইবনে জাররাহ আনসারদের সেখানে গিয়ে হাজির হলেন। উমর কিছু বলতে চেষ্টা করলে আবু বকর (রা) তাঁকে থামিয়ে দিলেন। উমর বলেছিলেন, আল্লাহর কসম ! আমি কিছু বলতে চেয়েছিলাম এজন্য যে, আমি মনে মনে একটি চমৎকার কথা চিন্তা করছিলাম। আমার আশংকা হচ্ছিল যে, আবু বকর (রা) হয়ত বা অতটুকু পর্যন্ত গভীরে যাবেন না। অতপর আবু বকর (রা) বক্তব্য রাখলেন। তিনি এমন (জোরালো) বক্তব্য পেশ করলেন যেন একজন শ্রেষ্ঠ বাগ্মী। বক্তব্য রাখতে গিয়ে তিনি সুস্পষ্টভাবে বললেন, আমরা আমীর হব আর তোমরা উযীর থাকবে। তখন হুবাব ইবনে মুন্যির আনসারী বললেন, না, আল্লাহর কসম ! আমরা এরূপ করব না। বরং একজন আমীর আমাদের মধ্য থেকে হবেন আর একজন আমীর তোমাদের মধ্য থেকে হবেন। আবু বকর (রা) বললেন, না. আমরা আমীর হব, আর তোমরা উযীর থাকবে। কেননা, কুরাইশরা অবস্থান ও বংশগত দিক থেকে যেমন গোটা আরবের মধ্যে শ্রেষ্ঠ তেমনি মর্যাদা ও প্রতিপত্তির দিক থেকেও সবার শীর্ষে। সুতরাং তোমরা উমর অথবা আবু উবাইদা ইবনে জাররাহ-এর আনুগত্য (বাইআত) কবুল কর। তখন উমর বলে উঠলেন, এটা হতে পারে না, বরং আমরা আপনারই আনুগত্য করব। কেননা আপনি আমাদের নেতা, আমাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ এবং রসূলুল্লাহ (স)-এর নিকট আমাদের সবার চাইতে অধিকতর প্রিয়। এ বলে উমর আবু বকর (রা)-এর হাত ধরলেন এবং তাঁর আনুগত্য কবুল করলেন। অতপর অন্যান্য লোকেরাও তাঁর হাতে বাইআত করলেন। এ সময় জনৈক ব্যক্তি বলে উঠল, তোমরা সা'দ ইবনে উবাদাকে খলীফা নির্বাচিত না করে তাকে উপেক্ষা করেছ। (অর্থাৎ তারু ময়ালা কুণু করেছ।) উমর বললেন, আল্লাহ তাকে উপেক্ষা করেছেন। (অর্থাৎ এটা আল্লাহর ফয়সালা যে, তিনি খলীফা হবেন না।)

অপর এক বর্ণনায় আয়েশা বলেন, (ওফাতের সময়) নবী (স)-এর চোখ দুটো উপরে উঠে গিয়েছিল। তখন তিনি তিনবার বললেন, الرفيق الاعلى অর্থাৎ সর্বোচ্চ বন্ধুর (আল্লাহর) সাথে মিলিত হতে চাই। তারপর রাবী পুরো হাদীসটা বর্ণনা করেন।

আয়েশা (রা) বলেন, আবু বকর (রা) ও উমর (রা) যে বক্তব্য পেশ করেন তা দ্বারা আল্লাহ (উন্মতকে অনেক) উপকৃত করেন। উমর (তার বক্তব্যের মাধ্যমে) লোকদেরকে আল্লাহর ভয় দেখান। তাদের মধ্যে যে নিফাক বা কপটতা ছিল উমরের দ্বারা আল্লাহ তা তাদের থেকে দ্রীভূত করে দেন। আর আবু বকর (রা) লোকদেরকে সঠিক পথের দিক নির্দেশ করেন এবং তাদের দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পর্কে তাদেরকে অবহিত করেন। অবশেষে

লোকেরা এ আয়াতটি পাঠ করতে করতে প্রস্থান করেন ঃ "মুহামাদ আল্লাহর রসূল ছাড়া আর কিছু নন। তাঁর পূর্বে বহু রসূল চলে গেছেন। তিনি যদি মারা যান বা নিহত হন, তবে কি তোমরা পৃষ্ঠ প্রদর্শন করে দীন থেকে ফিরে যাবে। যারা পৃষ্ঠ প্রদর্শন করে (দীন থেকে) ফিরে যাবে, তারা আল্লাহর কিছু মাত্র ক্ষতি করতে পারবে না। আল্লাহ তার কৃতজ্ঞ বান্দাহদেরকে অতিসত্তর প্রতিদান দেবেন।"

٣٩٦- عَنْ مُحَمَّد بْنِ الْحَنَفِيَّةِ قَالَ قُلْتُ لَابِئُ أَىُّ (النَّاسِ خَيْرٌ بَعْدَ رَسُوْلِ اللَّهِ ﷺ قَالَ أَبُوْ بَكْرٍ قُلْتُ ثُلُمَّ مَنْ قَالَ ثُمَّ عُمَرُ وَخَشْبِيْتُ أَنْ يَقُولَ عُثْمَانُ قُلْتُ تُسَمَّ أَنْتَ قَالَ مَا أَنَا إِلاَّ رَجُلٌ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ ـ

৩৩৯৬. মুহাম্মাদ ইবনে হানফিয়া থেকে বার্ণত। তিনি বলেন, আমি আমার পিতা আলী (রা)-কে জিজ্জেস করলাম, নবী (স)-এর পর কোন্ ব্যক্তি সকলের চেয়ে উত্তম ? তিনি বললেন, আবু বকর (রা)। মুহাম্মদ ইবনে হানফিয়া বলেন, আমি আবার জিজ্জেস করলাম, অতপর কোন্ ব্যক্তি ? তিনি বললেন, উমর (রা)। আমার আশংকা হলো, এবার (জিজ্জেস করলে) তিনি উসমানের কথা বলবেন। তাই আমি বললাম, অতপর তো আপনিই (সবচাইতে উত্তম)। তিনি বললেন ঃ আমি তো অন্যান্য মুসলমানের মত একজন মুসলমান মাত্র।

৩৩৯৭. আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা রস্লুল্লাহ (স)-এর সাথে কোন এক (জিহাদের) সফরে গিয়েছিলাম। আমরা বাইদা অথবা যাতুল জাইশ নামক স্থানে

পৌছুলে আমার গলার হারটি ছিড়ে পড়ে গেল। হারটি খৌজ করার জন্য রস্লুল্লাহ (স) সেখানে অবস্থান করলেন। সঙ্গের লোকেরাও তার সাথে অবস্থান করতে বাধ্য হলো। অথচ স্থানটি এমন ছিল যে, সেখানে পানির কোন ব্যবস্থা ছিল না এবং লোকদের কারো সঙ্গে পানি ছিল না। তাই লোকেরা আমার পিতা আবু বকরের নিকট এসে বলল, আপনি দেখছেন না, আয়েশা কি কাভটা করল ? রস্লুল্লাহ (স) ও সমস্ত লোকজনকে এমন এক মরুময় স্থানে অবস্থান করতে বাধ্য করল যেখানে পানির কোন ব্যবস্থা নেই এবং লোকদের সঙ্গেও পানি নেই। এ কথা ভনে আবু বকর (রা) আমার নিকট এলেন। রস্লুল্লাহ (স) তখন আমার জানুর ওপর মাথা রেখে ঘুমাচ্ছিলেন। আবু বকর (রা) বললেন, তুমি রসুলুল্লাহ (স) ও সমস্ত লোকজনকে এমন একটি স্থানে থামতে বাধ্য করলে যেখানে কোন পানি নেই, আর তাদের কারো সঙ্গেও পানি নেই। আয়েশা বলেন, অতপর তিনি আমাকে ভর্ৎসনা করতে লাগলেন এবং আল্লাহর ইচ্ছায় যা মুখে আসল তাই তিনি বললেন। এমন কি রাগের মাথায় আমার কোমরে হাত দিয়ে আঘাত দিলেন। আমার জানুর ওপর রসুলুল্লাহ (স) শায়িত ছিলেন বলে আমি নড়াচড়াও করতে পারছিলাম না। রস্বুল্লাহ (স) তখনো নিদ্রিত। এমতাবস্থায় ভোর হয়ে গেল। ফজরের নামাযের সময় অর্থচ পানির কোন ব্যবস্থা নেই। তখন আল্লাহ তায়ামুমের আয়াত অবতীর্ণ করলেন। তারপরই সবাই তায়াম্মুম করলো। তখন উসাইদ ইবনে হুজাইর (রা) বললেন, হে আবু বকরের পরিবার ! এটা আপনাদের প্রথম বরকত নয়। (ইতিপূর্বে আপনাদের দ্বারা আমরা আরো বরকত লাভ করেছি।)

আয়েশা (রা) বলেন, অতপর যে উটটির ওপর সওয়ার হয়ে আমি এসেছিলাম ঐ উটটিকে আমরা উঠালাম এবং তার নীচে সেই হারটা পেয়ে গেলাম।

٣٣٩٨ عَنْ أَبِي سَعَيْدِ الْخُدْرِيِّ قَالَ قَالَ النَّبِيِّ لاَ تَسَبُّوُا أَصِحَابِي فَلَوْ أَرَّ أَحَدَكُمُ أَنْفَقَ مِثْلَ أُحُدِّ ذَهَبًا مَا بَلَغَ مُدَّ أَحَدَهِمْ وَلاَ نَصِيْفَهُ تَابَعَهُ جَرِيْرٌ وَعَبْدُ اللهِ بَنُ دَاوُدَ وَأَبُو مُعَاوِيَةً وَمُحَاضِرُ عَنِ الْأَعْمَشِ \_

৩৩৯৮. আবু সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রস্লুল্লাহ (স) বলেছেন ঃ তোমরা আমার সাহাবীদেরকে গালমন্দ করো না। কেননা, তোমাদের কেউ যদি ওহোদ পাহাড়ের সমপরিমাণ স্বর্ণও আল্লাহর পথে ব্যয় করে তবু আমার সাহাবীর এক মুদ (প্রায় এক সের) কিংবা আধা মুদ যব অথবা গম ব্যয় করার সওয়াব পর্যন্তও পৌছুতে পারবে না। জারীর, আবদুল্লাহ ইবনে দাউদ, আবু মুআবিয়া ও মুহাজির 'আমাশ থেকে অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেছেন।

٣٩٩- عَنْ سَعَيْد بْنِ الْسَيَّبِ قَالَ اَخْبَرَنِيْ أَبُو مُوْسَى الْاَشْعَرِيِّ أَنَّهُ تَوَضَّا في بَيْتِهِ ثُمَّ خَرَجَ فَقُلْتُ لَالزَمَنَّ رَسُولَ اللهِ وَلاَكُونَنَّ مَعَهُ يَوْمِي هُلِهُ قَالَ فَجَاءَ اللهُ عَرْجَ فَقُلْتُ لاَلْزِمِي فَقَالُوا خَرَجَ وَوَجَّهُ هَاهُنَا فَخَرَجْتُ عَلَى إِثْرِهِ أَسْالُ عَنْ النَّبِيِّ فَقَالُوا خَرَجَ وَوَجَّهُ هَاهُنَا فَخَرَجْتُ عَلَى إِثْرِهِ أَسْالُ عَنْ النَّبِيِّ فَقَالُوا خَرَجَ وَوَجَّهُ هَاهُنَا فَخَرَجْتُ عَلَى إِثْرِهِ أَسْالُ عَنْ حَرَيْدٍ حَتَّى قَضَى عَنْهُ حَتَّى دَخَلَ بِئْرَ ارْيُسٍ فَجَلَسْتُ عِنْدَ الْبَابِ وَبَابُهَا مِنْ جَرِيْدٍ حَتَّى قَضَى

رَسُولُ اللَّه ﷺ حَاجَتَهُ فَتَوَضَّا فَقُمْتُ إِلَيْه فَإِذَا هُوَ جَالسٌ عَلَى بِنُـــرِ أَرِيْسٍ وَتَوَسَّطً قُفَّهَا وَكَشَفَ عَنُ سَاقَيْهِ وَدَلاَّهُمَا فِي ٱلبِئْرِ فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ ثُمَّ ٱنْصَرَفْتُ فَجَلَسْتُ عِنْدَ الْبَابِ فَقُلْتُ لَاكُونَنَّ بَوَّابَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ اَلْيَوْمَ فَجَاءَ أَبُوْ بَكْرٍ فَدَفَعَ الْبَابَ فَقُلْتُ مَنْ هَٰذَا فَقَالَ أَبُو بَكْرِ فَقُلْتُ عَلَى رَسْلِكَ ثُمَّ ذَهَبْتُ فَقُلْتُ يَا رَسُوْلَ الله هٰ ذَا اَبُقْ بَكُرِ يَسْتَاذَنُ فَقَالَ أَنْذَنْ لَهُ وَبَشِّرَهُ بِالْجَنَّةَ فَاقْبَلْتُ حَتَّى قُلْتُ لَابِي بَكْرِ ٱدْخُلُ وَرَسُولُ اللّهِ ﷺ يُبَشِّرُكَ بِالْجَنَّةِ فَدَخَلَ ٱبُوْ بَكْرٍ فَجَلَسَ عَنْ يَمِيْن رَسُولِ اللَّهِ ﷺ مَعَهُ فِي الْقُفِّ وَدَلَّى رِجْلَيْهِ فِي الْبِنْرِ كَمَا صَنَعَ النَّبِيَّ ﷺ وَكَشَفَ عَنْ سَاقَيهِ ثُمٌّ رَجَعْتُ فَجَلَسْتُ وَقَدْ تَرَكْتُ اَخِيْ يَتَوَضَّا وَيَلْحَقُّنِي فَقُلْتُ إِنْ يُرِدِ اللَّهُ بِفُلاَنِ خَيْرًا يُرِيْدُ أَخَاهُ يَأْتِ بِهِ فَاذَا اِنْسَانٌ يُحَرِّكُ الْبَابَ فَقُلْتُ مَنْ هَــذَا فَقَالَ عُمَرُ ابْنُ الْخَطَّابِ فَقُلْتُ عَلَى رَسْلِكَ ثُمَّ جِئْتُ اللَّي رَسُولِ اللَّ عَنَيْهُ فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ فَقُلْتُ هَٰذَا عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ يَسْتَاذِنُ فَقَالَ اِنْذَنْ لَهُ وَبَشِّرُهُ بِالْجَنَّةِ فَجِئْتُ فَقُلْتُ أَدْخُلُ وَبَشَّرَكَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِالْجَنَّةِ فَدَخَـلَ فَجَلَسَ مَعَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فِي الْقُفِّ عَنْ يَسَارِهِ وَدَلِّي رِجُلَيْهِ فِي الْبِنْرِ ثُمَّ رَجَعْتُ فَجَلَسْتُ فَقُلْتُ إِنْ يُرِدِ اللَّهُ بِفِلاَن ِ خَيْرًا يَأْتِ بِهِ فَجَاءَ انْسَان يُحَرِّكُ الْبَابَ فَقُلْتُ مَـنْ هٰذَا فَقَالَ عُثْمَانُ بُنُ عَفَّانُ فَقُلْتُ عَلَى رِسُلِكَ فَجِئْتُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَٱخْبَرْتُهُ فَقَالَ اِنْذَنْ لَهُ وَبَشِرْهُ بِالْجَنَّةِ عَلَى بَلْوى تُصِيْبُهُ فَجِئْتُهُ فَقُلْتُ لَهُ ٱدْخُلُ وَبَشَّرَكَ رَسُوْلُ الله ﷺ بالْجَنَّة عَلَى بَلوٰى تُصيْبِكَ فَدَخَلَ فَوَجَدَ الْقُفَّ قَدْ مُلِّي فَجَلَسَ وُجَاهَهُ مِنَ الشِّيِّقِ الْأَخْرِ قَالَ شَرْبِكُ قَالَ سَعِيدُ بَنُ الْسَيَّبِ فَأَوَّاتُهَا قُبُورَهُمْ ـ ৩৩৯৯. সাঈদ ইবনে মুসাইয়াব আবু মূসা আশআরী (রা) থেকে বর্ণনা করেছেন। আবু মূসা আশআরী (রা) (একদা) স্বগৃহে অযু করে বের হলেন। (তিনি বলেন,) আমি মনে মনে বললাম, নিক্য়ই আমি রসূলুক্লাহ (স)-এর নিকট যাব এবং আমার আজকের দিনটা তার সাথে থেকেই অতিবাহিত করব। তিনি বলেন, অতপর তিনি মসজ্জিদে যান এবং নবী (স) সম্পর্কে লোকরেদকে জিজ্ঞেস করেন। লোকেরা বলল, তিনি মসজিদ খেকে বেরিয়ে ওদিকে গিয়েছেন। তখন আমি তাঁর সম্পর্কে জিজ্ঞেস করতে করতে তাঁর গমন পথে রওনা হলাম। অবশেষে দেখলাম যে, তিনি (কুবার নিকটবর্তী একটি বাগানের মধ্যে) আরীস কুপের নিকট প্রকৃতির ডাকে সাড়া দেয়ার জন্য গিয়ে পৌছেছেন। তখন আমি বাগানের

দরজায় বসে পড়লাম। দরজাটি ছিল খেজুর শাখার তৈরী। তারপর রস্লুল্লাহ (স) প্রকৃতির ডাকে সাড়া দেয়ার কাজ সেরে অযু করলেন। তখন আমি উঠে তাঁর নিকট গেলাম। গিয়ে দেখি, তিনি আরীস কৃপের একপাড়ে মাঝামাঝি একটি উঁচু স্থানে বসে দু' পায়ের গোছা উনুক্ত করে তা কৃপের মধ্যে ঝুলিয়ে রেখেছেন। আমি তাঁকে সালাম করলাম। তারপর ফিরে এসে আবার দরজার নিকট বসে পড়লাম এবং মনে মনে ভাবলাম, আজ আমি অবশ্যই রস্লুল্লাহ (স)-এর দারোয়ান হিসেবে থাকব।

তারপর আবু বকর (রা) এসে দরজায় আঘাত করলেন। আমি বললাম, কে 🛽 তিনি বললেন, আবু বকর (রা)। আমি বললাম, অপেক্ষা করুন। তারপর আমি নবী (স)-এর নিকট গিয়ে বললাম, হে আল্লাহর রসূল ! আবু বকর (রা) প্রবেশের অনুমতি চাচ্ছেন। তিনি বললেন, তাঁকে অনুমতি দাও এবং তাঁকে জানাতের সুসংবাদ দাও। তখন আমি এগিয়ে এসে আবু বকর (রা)-কে বললাম, প্রবেশ করুন, আর রস্লুল্লাহ (স) স্বাপনাকে জানাতের সুসংবাদ দিচ্ছেন। আবু বকর (রা) বাগানে প্রবেশ করে রস্**দৃল্লাহ** (স)-এর সাথে তার ডান পাশে কৃপের পাড়ে বসে পড়লেন এবং নবী (স)-এর মতই দু' পায়ের গোছা উনা্ত করে তা কৃপের মধ্যে ঝুলিয়ে দিলেন। তারপর আমি ফিরে এসে আবার দরযার নিকটে বসলাম। আমি (বাড়ি থেকে বের হবার সময়) আমার ভাই (আবু বুরদা)-কে অযুর অবস্থায় ছেড়ে এসেছিলাম। সেও আমার সাথে আসার কথা ছিল। তাই এখন মনে মনে বলতে লাগলাম, আল্লাহ যদি অমুকের (অর্থাৎ তার ভাইয়ের) মঙ্গল ইচ্ছা করে থাকেন তবে তিনি তাকে এখানে আনবেন। আমি এরপ ভাবছিলাম এমন সময় হঠাৎ এক ব্যক্তি দরজা নাড়াল। আমি বললাম, কে ? তিনি বললেন, খাত্তাবের পুত্র উমর। আমি বললাম, অপেক্ষা করুন। তারপর আমি রসূলুল্লাহ (স)-এর নিকট এসে তাঁকে সালাম করে বললাম, খাত্তাবের পুত্র উমর প্রবেশের অনুমতি চাচ্ছেন। তিনি বললেন ঃ তাঁকে অনুমতি দাও এবং তাঁকে জান্নাতের সুসংবাদ জানাও। তখন আমি এসে তাঁকে ব**লদা**ম, প্রবেশ করুন। রসূলুল্লাহ (স) আপনাকে জান্নাতের সুসংবাদ দিয়েছেন। তিনি ভেতরে প্রবেশ করলেন এবং রসৃলুক্সাহ (স)-এর সাথে তার বাম পাশে কৃপের পাড়ে বসে পদম্ম কৃপের মধ্যে ঝুলিয়ে দিলেন।

তারপর আমি ফিরে এসে (দরজার নিকটে) বসলাম এবং (আমার ভাইয়ের আগমন কামনা করে) মনে মনে বলতে লাগলাম, আল্লাহ যদি অমুকের মঙ্গল ইচ্ছা করে থাকেন তবে তিনি তাকে এখানে আনবেন। এমন সময় আরেকজন লোক এসে দরজা নাড়াল। আমি বললাম, কে । তিনি বললেন, আফ্ফানের পুত্র উসমান। আমি বললাম, অপেক্ষা করুন। তারপর আমি নবী (স)-এর নিকট গিয়ে তাঁকে ঐ সংবাদ দিলাম। তিনি বললেন ঃ তাঁকে অনুমতি দাও এবং তাঁর ওপর (দুনিয়াতে) কঠিন বিপদ আসবে, এ কথা বলে তাঁকে জানাতের সুসংবাদ দাও। তখন আমি তাঁর নিকট গিয়ে বললাম ঃ প্রবেশ করুন। রস্লুল্লাহ (স) আপনাকে জানাতের সুসংবাদ দিয়ে বলেছেন যে, (দুনিয়াতে) আপনার উপর কঠিন বিপদ আসবে। তারপর তিনি প্রবেশ করলেন এবং দেখতে পেলেন যে, কৃপের ঐ পাড়টি পূর্ণ হয়ে গেছে। তখন তিনি কৃপের অপর পাড়ে নবী (স)-এর মুখোমুখি হয়ে বসলেন। (এ হাদীসের এক রাবী) শারীক বলেন, সাঈদ ইবনে মাসাইয়াব বলতেন, আমি তাঁদের এজাবে বসার তাৎপর্য হিসেবে তাদের কবরসমূহকে মনে করি। ব্র্পাং ইন্তিকালের পর আবু বকর (রা) ও উমর (রা) নবী (স)-এর সাথে একত্রে সমাধিস্থ হন। আর উসমান (রা) তাদের সামনাসামনি কিছুদ্রে বাকী কবরস্তানে সমাধিস্থ হন।

٣٤٠٠ عَنْ اَنْسِ بْنِ مَالِكِ حَدَّتُهُمْ أَنَّ النَّبِيِّ ﷺ صَعِدَ أَحَدًا وَاَبُو بَكْرٍ وَعُمَّرُ وَعُثْمَانُ فَرَجَفَ بِهِمْ فَقَالَ ٱثْبُتُ ٱحدُ فَانِّمَا عَلَيْكَ نَبِيٍّ وَصَدِّيْقَ وَشَهَيْدَانِ -

৩৪০০. আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (স) একদিন আবু বকর (রা) উমর ও উসমানসহ ওহোদ পাহাড়ের ওপর আরোহণ করলে পাহাড় তাঁদেরকে নিয়ে দুলতে লাগল। তখন নবী (স) বললেন ঃ ওহোদ স্থির হও। কারণ তোমার ওপরে একজন নবী, একজন সিদ্দিক ও দু'জন শহীদ রয়েছেন।

٣٤.١ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بَنِ عُمْرَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ بَيْنَمَا أَنَا عَلَى بِئُسِ أَنْزَعُ مِنْهَا جَاعِنِي أَبُو بَكُرِ وَعُمَرُ فَآخَذَ أَبُو بَكُرِ الدَّلُو فَنَزَعَ نَنُوبَيْنِ وَفِي نَزْعِهِ ضَعْفَ وَاللَّهُ يَغْفِرُ لَهُ ثُمَّ أَخَدُهَا ابْنُ الخَطَّابِ مِنْ يَد آبِي بَكْرِ فَاسْتَحَالَتُ فِي يَدِهِ ضَعْفَ وَاللَّهُ يَغْفِرُ لَهُ ثُمَّ أَخَدُهَا ابْنُ الخَطَّابِ مِنْ يَد آبِي بَكْرِ فَاسْتَحَالَتُ فِي يَدِهِ غَرْبًا فَلَمْ أَرَ عَبْقُرِيًا مِنَ النَّاسِ يَقْرِي فَرِيَّهُ فَنَزَعَ حَتَّى ضَرَبَ النَّاسُ بِعَطَنَ عَلَيْهُ فَانَاخَتُ وَ اللَّهُ الْعَلَىٰ مَبْرَكُ الْإِبِلِ يَقُولُ حَتَّى رَوِيَتِ الْإِبِلُ فَانَاخَتُ وَ

৩৪০১. আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রস্পুল্লাহ (স) বলেছেন ঃ একদা (আমি স্বপ্লে দেখি যে,) আমি একটি কৃপের ধারে দাঁড়িয়ে তা থেকে পানি টেনে তুলছি। এমতাবস্থায় আবু বকর ও উমর আমার নিকট পৌছে গেল। অতপর আবু বকর (রা) বালতিটা হাতে নিল এবং এক বালতি কিংবা দু'বালতি পানি টেনে তুলল। তাঁর ঐ বালতি টানার মধ্যে কিছুটা দুর্বলতা ছিল। আর আল্লাহ তাঁকে ক্ষমা করবেন। তারপর উমর ইবনে খাতাব আবু বকরের হাত থেকে বালতিটা নিল। তার হাতে গিয়ে বালতিটা বৃহদাকার ধারণ করল। আমি কোন শক্তিশালী বাহাদুর ব্যক্তিকে তার মত শক্তি সহকারে কাজ করতে দেখিনি। সে এত পানি তুলল যে, লোকেরা তাদের উটকে পরিতৃপ্ত করে পানি পান করিয়ে উটশালায় নিয়ে গেল।

এ হাদীসের রাবী ওহাব বলেন । العطن বলা হয় উটের বসার জায়গাকে। তিনি বলেন, উমর এত পানি তুললেন যে, উটগুলো তৃপ্তিসহকারে পানি পান করে সেখানে বসে পড়ল।

৩৪০২. ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, উমর ইবনে বান্তাব (রা)-কে (তাঁর মৃত্যুর পরে) খাটে রাখা অবস্থায় যারা তাঁর জন্য আল্লাহর নিকট দোয়া করছিলেন আমি তালের মধ্যে দাঁড়িয়ে (দোয়ায় রত) ছিলাম। এমন সময় আমার পেছন থেকে একজন লোক তার কনুই আমার কাঁধের ওপর রেখে [উমর (রা)-কে লক্ষ করে] বলতে লাগলেন, আল্লাহ আপনার প্রতি করুণা করুন। নিসন্দেহে আমি এ আশাই করছিলাম যে, আল্লাহ আপনাকে আপনার সঙ্গীছয়ের সাথেই রাখবেন। কেননা, আমি রস্পুল্লাহ (স)-কে প্রায়ই এরুপ বলতে ভনতাম, আমি আবু বকর ও উমর (রা) (অমুক স্থানে) ছিলাম, আমি আবু বকর ও উমর (অমুক কাজ) করেছে এবং আমি আবু বকর ও উমর (অমুক স্থানে) গিয়েছি। তাই আমি নিসন্দেহে আশা করছিলাম যে, আল্লাহ আপনাকে তাদের দু জনের সঙ্গে রাখবেন। (ইবনে আব্বাস বলেন,) আমি পেছন ফিরে তাকিয়ে আলী ইবনে আবু তালেবকে দেখতে পেলাম।

٣٤٠٣ عَنْ عُرُولَةَ بَنِ الزَّبَيْرِ قَالَ سَأَلْتُ عَبْدَ اللهِ بَنَ عَمْرٍهِ عَـنَ اَشَدَ مَا صَنَعَ المُشْرِكُونَ بِرَسُولِ اللهِ شَخَ قَالَ رَايَتُ عُقْبَةَ بَنَ آبِي مُعَيْطٍ جَاءَ الِي النَّبِيُّ عَيْدَ وَهُنَ يُصَلِّي فَرَضَعَ رِدَاءَهُ فِي عُنُقِهِ فَخَنَقَهُ بِهِ خَنِقًا شَدَيْدًا فَجَاءَ اَبُو بَكْرِحَتَّى دَفَعَهُ وَهُنَ يُصَلِّي فَوَضَعَ رِدَاءَهُ فِي عُنُقِهِ فَخَنَقَهُ بِهِ خَنِقًا شَدَيْدًا فَجَاءَ اَبُو بَكْرِحَتَّى دَفَعَهُ عَنُهُ فَقَالَ اتَقْتُلُونَ رَجُلاً أَنْ يَقُولَ رَبِّيَ اللَّهُ وَقَدْ جَاعَكُمْ بِالْبَيْنَاتِ مِنْ رَبِّكُمْ \_

৩৪০৩. উরওয়া ইবনে যুবায়ের থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আবদুল্লাহ ইবনে আমরকে জিজ্ঞেস করলাম, মুশরিকরা রস্লুলাহ (স)-এর সাথে সর্বাধিক কঠোর আচরণ কি করেছিল। তিনি বললেন, (একদিন) আমি দেখলাম যে, উকবা ইবনে আবু মুখ্মীত রস্লুলাহ (স)-এর নিকট আসল। তখন তিনি নামায পড়ছিলেন। সে নিজের চাদরখানা নবী (স)-এর গলায় জড়িয়ে শক্তভাবে চেপে ধরল। এমন সময় আবু বকর (রা) এসে তাকে তার কাছ থেকে হটিয়ে দিলেন এবং বললেন ঃ তোমরা কি এমন একটি লোককে হত্যা করতে চাচ্ছ, যিনি বলছেন, আল্লাহই আমার প্রভু এবং তিনি তোমাদের নিকট তোমাদের প্রভুর পক্ষ থেকে সুম্পষ্ট নিদর্শনাবলীও নিয়ে এসেছেন!

## ৩৫-অনুচ্ছেদ ঃ আবু হাফস উমর ইবনে খান্তাবের গুণাবলী।

1.٤ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ قَالَ النّبِيُ عَبِهِ وَاللّهِ قَالَ النّبِيُ اللّهِ وَالْ قَالَ النّبِي اللّهُ وَالْمَاءَ الْمَرَاةَ الْمِي طَلْحَةَ وَسَمِعْتُ خَشَفَةً فَقُلْتُ مَنْ هَلْذَا فَقَالَ هَلَا اللّهُ اعْلَى اللّهُ اللّهُ الْمُلَلّ الْدُلُكُ وَرَايْتُ قَصْرًا بِفِنَائِهُ جَارِيَةً فَقُلْتُ لَمَنْ هَلِذًا فَقَالَ لِعُمْرَ فَارَدْتُ اَنْ اَدْخُلُهُ فَانْظُرَ اللّهِ فَذَكَرْتُ غَيْرَتَكَ فَقَالَ عُمْرُ بِأُمّى وَآبِي يَا رَسُولَ اللهِ اَعْلَيكَ اَغَارُ وَالْمُلْ اللهِ اَعْلَيكَ اَغَارُ وَالْمُلْ اللهِ اَعْلَيكَ اَغَارُ وَالْمُلْ اللهِ اَعْلَيكَ اَغَارُ وَالْمُولَ اللّهِ اَعْلَيكَ اَغَارُ وَالْمُولَ اللّهِ اَعْلَيكَ اَغَارُ وَالْمُولَ اللّهِ اَعْلَيكَ اَغَارُ وَالْمُولَ اللّهِ اَعْلَيكَ اَغَارُ وَاللّهُ اللّهُ اعْلَيكَ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ

একজন কিশোরী বসেছিল। আমি বললাম, এ প্রাসাদটি কার ? একজন বলল, উমর ইবনে খাতাবের। আমার ইচ্ছা জেগেছিল যে, ভেতরে প্রবেশ করে প্রাসাদটি একবার দেখি। কিন্তু উমর, তোমার আত্মাভিমানের কথা আমার মনে পড়ে গেল তাই আমি আর প্রাসাদে প্রবেশ করলাম না। তখন উমর (রা) বললেন ঃ হে আল্লাহর রসূল। আমার পিতা-মাতা আপনার জন্য কোরবান হোন। আমি কি আপনার প্রতি আত্মাভিমান দেখাতে পারি ?

٣٤٠٠ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ قَالَ بَيْنَا نَحْنُ عَنْدَ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ إِذَ قَالَ بَيْنَا آنَا نَائِمٌ رَايَّتُنِيْ فِي الْجَنَّةِ فَاذَا إِمْرَأَةٌ تَتَوَضَاً اللي جَانِبِ قَصْرِ فَقُلْتُ لِمَنْ هٰذَا الْقَصْرُ وَايَّتُ مُدْبِرًا فَبَكِي (عُمَرُ) وَقَالَ آعُلَيْكَ آغَارُ يَا رَسُوْلَ الله ـ رَسُوْلَ الله ـ

৩৪০৫. আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ একাদন আমরা রস্পুল্লাহ (স)এর নিকট উপস্থিত ছিলাম। তিনি বললেন ঃ আমি ঘুমের মাঝে স্বপ্লে দেখলাম, আমি যেন
জানাতে প্রবেশ করেছি। হঠাৎ সেখানে আমার নজরে পড়ল একজন মেয়েলোক একটি
প্রাসাদের পাশে বসে অযু করছে। আমি জিজ্ঞেস করলাম, এ প্রাসাদটি কার ? ফেরেশতারা
বললেন ঃ উমরের। তখন প্রাসাদে প্রবেশের ইচ্ছা হলেও উমরের আত্মসম্মানবোধের কথা
আমার মনে পড়ে গেল। তাই আমি ফিরে চলে এলাম। এ কথা শুনে উমর (রা) কেঁদে
ফেললেন এবং বললেন ঃ হে আল্লাহর রস্ল ! আমি কি আপনার কাছেও আত্মসম্মান
দেখাতে পারি ?

٣٠.٦ – عَنْ آبِي حَمْزَةَ آنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ بَيْنَا آنَا نَائِمٌ شَرِبْتُ يَعْنِي اللهِ ﷺ قَالَ بَيْنَا آنَا نَائِمٌ شَرِبْتُ يَعْنِي اللَّبَنَ حَتَّى آنَظُرُ الِّي لَكِي يَجْرِي فِي ظُفُرِي آوَ فِي آظُفَارِي ثُمَّ نَاوَلْتُ عُمْرَ فَقَالُوا فَمَا آوَلَتُهُ (يَا رَسُولَ الله) قَالَ الْعَلْمَ \_

৩৪০৬. আবু হামযা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (স) বলেছেন ঃ একদা আমি ঘুমের মাঝে স্বপ্নে দুধ পান করলাম। আমি এত পরিতৃপ্ত হয়ে দুধ পান করলাম যে, আমি লক্ষ্য করলাম তৃপ্তির চিহ্ন আমার নখণ্ডলো থেকে প্রবাহিত হচ্ছে। অতপর আমি পাত্রের অবশিষ্ট দুধ উমরকে পান করতে দিলাম। লোকেরা জিজ্ঞেস করল, এ স্বপ্নের তাবির আপনি কিকরেছেন ? তিনি বললেন ঃ ইলম।

٣٤.٧ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيُّ عَهَ قَالَ أُرِيْتُ فِي الْلَهُم أَنِّي اَنْزِعُ بِذَلُو بكُرَ فَنَزَعَ ذَنُوبًا أَوْ ذَنُوبَيْنِ نَزَعًا ضَعْيِفًا وَاللهُ يَفُولُ بَكُرَ فَنَزَعَ ذَنُوبًا أَوْ ذَنُوبَيْنِ نَزَعًا ضَعْيِفًا وَاللهُ يَغُولُ لَهُ ثُمَّ جَاءَ عُمَّرُ بْنُ الْخَطَّابِ فَاسْتَحَالَتْ غَرْبًا فَلَمْ أَرَ عَبْقَرِيًّا يَقُرِي فَرِيَّهُ حَتَّى رَوِي النَّاسُ وَضَرَبُوا بِعَطَنِ لَ قَالَ ابْنُ جُبَيْرٍ (إِبْنُ نُمَيْرٍ) الْعَبْقَرِيُّ عِتَاقُ الزَّرَابِيِّ وَقَالَ يَعْى الزَّرَابِيُّ الْطُنَافِسُ لَهَا خَمَلٌ رَفِيْقٌ مَبْتُونَةٌ كَثِيرَةٌ -

৩৪০৭. আবদুরাই ইবনে উমর (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (স) বলেছেন ঃ একদা আমি বপ্লে দেখি একটি কৃপের পালে দাঁড়িয়ে উটকে পানি পান করাবার বালতি দিয়ে আমি ঐ কৃপ থেকে পানি টেনে তুলছি। এমন সময় আবু বকর (রা) এলেন এবং কিছুটা দুর্বলতার সাথে এক কি দু' বালতি পানি টেনে তুললেন। আর এ দুর্বলতার জন্য আল্লাহ তাকে ক্ষমা করবেন। তারপর উমর ইবনে খান্তাব এলেন। তখন ঐ বালতিটা বৃহদাকার ধারণ করল। তিনি এতটা শক্তির সাথে পানি তুলতে লাগলেন যে, কোন বাহাদুর ব্যক্তিকে আমি তার মত শক্তি সহকারে কাজ করতে দেখিনি। তিনি এত পানি তুললেন যার ফলে লোকেরা অত্যন্ত তৃত্তির সাথে পানি পান করল এবং উটকে পরিতৃপ্ত করে পানি পান করিয়ে উটশালায় নিয়ে গেল।

٨٠.٨ عَـنَ سَعْتِ بَنُ الْخَطَّابِ عَلَى وَقَاصِ قَالَ السَتَاذَنَ عُمَرُ بَنُ الْخَطَّابِ عَلَى رَسُولِ الله عَنْ وَعَدَهُ نَسْوَةً مِنْ قُريش يُكَلِّمْنَهُ وَيَسْتَكُثْرِنَهُ عَالِيَةً اَصْوَاتُهُنَّ عَلَى صَوَتِه فَلَمَّا إِسْتَأَذَنَ عُمَرُ بَنُ الْخَطَّابِ قُمْنَ فَبَادَرْنَ الْحِجَابَ فَاذِنَ لَهُ رَسُولُ على صَوَتِه فَلَمَّا إِسْتَأَذَنَ عُمَرُ بَنُ الْخَطَّابِ قُمْنَ فَبَادَرْنَ الْحِجَابَ فَاذِنَ لَهُ رَسُولُ الله عَنْ فَلَا عُمَرُ اَضْحَكَ الله سنبُكَ يَا رَسُولُ الله عَمْرُ الله سنبُكَ عِنْدَى فَلَمَّا سَمَعْنَ يَا رَسُولُ الله عُمْرُ الله عُمْرُ الله عُمْ الله عُمْ قَالَ عَمْرُ الله عُمْرُ وَ رَسُولُ الله عُمْرُ الله عَنْ الله عُمْرُ الله عَنْ عَنْدَى فَقَالَ الله عُمْرُ الله عُمْرَ الله عَنْ الله عُمْرُ الله عَنْ الله الله عَنْ الله الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَلْ الله عَلْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَلْ الله الله عَنْ الله عَلْ الله عَلْ الله عَلْ الله عَلْ الله عَلْ الله عَلْ الله الله عَلْ الله الله عَلْ الله عَلْ الله عَلْ الله عَلْ الله

৩৪০৮. সাদ ইবনে আবু ওয়াঞ্চাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদিন উমর ইবনে খাত্তাব রস্পুল্লাহ (স)-এর, নিকট তাঁর কক্ষে থাবার অনুমতি চাইলেন। তখন কুরাইশ গোত্রের কয়েকজন মহিলা অর্থাৎ নবী পত্নীরা তাঁর নিকট বসে কথা বলছিলেন এবং তারা নবীর কণ্ঠস্বরের ওপর নিজেদের কণ্ঠস্বরকে উঁচু করে কথা বলছিলেন। অর্থাৎ খোরপোষের বিষয়ে নবী (স)-এর সাথে বাদানুবাদ করছিলেন। উমর ইবনে খাত্তাব যখন প্রবেশের অনুমতি চাইলেন তখন মহিলারা উঠে দাঁড়ালেন এবং তাড়াতাড়ি পর্দার অন্তরালে চলে গেলেন। রস্পুল্লাহ (স) তাকে অনুমতি দিলেন। উমর (রা) ভেতরে প্রবেশ করলেন। রস্পুল্লাহ (স) তখন হাসছিলেন। উমর (রা) বললেনঃ হে আল্লাহর রস্প ! আল্লাহ আপনাকে সদা প্রফুল্লচিত্ত রাখুন। রস্পুল্লাহ (স) বললেনঃ যেসব স্ত্রীলোক এতক্ষণ আমার নিকট বসা ছিল তাদের অবস্থা দেখে আমি বিশ্বয়বোধ করছি। তারা যখনি তোমার গলার আওয়াজ শুনতে পেল অমনি তাড়াতাড়ি পর্দার আড়ালে চলে গেল। উমর (রা) বললেনঃ হে আল্লাহর রস্প ! তাদের তো উচিত আপনাকেই ভয় করা। তারপর উমর (রা) (ঐসব মহিলাকে লক্ষ করে) বললেনঃ ওহে স্বীয় জানের দুশমনেরা! তোমরা বুঝি আমাকে ভয়

কর আর রস্পুল্লাহকে ভয় কর না। তারা জবাব দিল, হাঁ। তোমাকে এ জন্য ভয় করি যে, তুমি রস্পুল্লাহ (স)-এর চাইতে অধিকতর রুক্ষ ও কঠোর ভাষী। তখন রস্পুল্লাহ (স) বললেন ঃ হে ইবনে খাত্তাব । ঐ সন্তার কসম । যার হাতে আমার প্রাণ । চলার পথে শয়তান যখন তোমাকে দেখতে পায় তখন সে তোমার রাস্তা হেড়ে অন্য রাস্তায় চলে যায়।

- عَنْ عَبْدِ اللهِ بَنْ مَسْعُوْدِ قَالَ مَا زِلْنَا اَعِزَّةً مُنْذُ اَسْلَمَ عُمْرُ ـ عَالَ مَا وَلْنَا اَعِزَّةً مُنْذُ اَسْلَمَ عُمْرُ ـ ७८०৯. আবদ্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বর্লেন ঃ যেদিন থেকে উমর (রা) ইসলাম গ্রহণ করেছে সেদিন থেকে আমরা সর্বদা সন্মান ও জয়লাভ করে এসেছি।

৩৪১০. আবু মূলাইকা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি ইবনে আব্বাসকে বলতে শুনেছেন ঃ উমর (রা)-কে মৃত্যুর পর যখন খাটিয়ায় রাখা হয় তখন তার খাটিয়া কাঁধে তুলে নেয়ার পূর্ব পর্যন্ত লোকেরা চারদিক থেকে তাঁকে ঘিরে রাখে, তাঁর জন্য দোয়া করতে ও নামায পড়তে থাকে। ইবনে আব্বাস বলেন আমিও তাদের মাঝে ছিলাম। হঠাৎ এক ব্যক্তি আমার কাঁধের ওপর হাত রাখতেই আমি চমকে উঠলাম। পেছন ফিরে দেখি তিনি আলী (রা)। তিনি উমর (রা)-এর জন্য দোয়া করলেন এবং বললেন ঃ হে উমর! তোমার পর আমার নিকট তোমার চাইতে অধিক প্রিয় এমন কোন ব্যক্তিত্ব তুমি রেখে যাওনি যার আমলের অনুরূপ আমল করে আমি আল্লাহর সানিধ্য লাভ করতে পারি। আল্লাহর কসম! আমার বিশ্বাস, আল্লাহ তোমাকে জানাতে তোমার সঙ্গীছয়ের সাথে রাখবেন। আমার মনে পড়ে, আমি নবী (স)-কে প্রায়ই একথা বলতে শুনতাম ঃ আমি আবু বকর ও উমর (রা) (অমুক স্থানে) গিয়েছি, আমি, আবু বকর ও উমর (রা) (অমুক স্থানে) প্রবেশ করেছি এবং আমি, আবু বকর ও উমর (রা) (অমুক কাজে) বের হয়েছি।

٣٤١٠ عَـن اَنَسِ بْنِ مَالِكِ قَالَ صَعِدَ النَّبِيُّ ﷺ الَّي اُحُد وَمَعَهُ اَبُو بَكْرٍ وَعُمَّرَ وَعُمَرً وَعُمَّرَ وَعُمْرَ وَعُمْرً وَعُمْرًا فُو مُنْ عَلَيْكُ اللّهُ وَمُ مُنْ وَمُ عُلَى اللّهُ الْمُعُمْرِ وَالْمُ الْمُعُمْرُ وَمُ وَعُمْرٍ وَعُمْرًا فُعُمْرًا فُعُمْرًا فُعُمْرًا فُعُمْرًا فَعُمْرًا فُعُمْرَالِ وَالْمُعُمُونَ وَالْمُعُمْرِ وَالْمُعُمْرِ وَالْمُعُمْرِ وَالْمُ الْمُعُمْرِ وَالْمُعُمْرِ وَالْمُ الْمُعُمْرُ وَالْمُ الْمُعُمْرِ وَالْمُ الْمُعُمْرِ وَالْمُ الْمُعُمْرِ وَالْمُ الْمُعُمْرِ وَالْمُ الْمُعُمْرِ وَالْمُعُمْرِ وَالْمُعُمْرِ وَالْمُعُمْرُ وَالْمُ الْمُعُمْرُ وَالْمُعُمْرُ وَالْمُ الْمُعُمْرُ وَالْمُ الْمُعُمْرُ وَالْمُعُمْرُ وَالْمُ الْمُعُمْرُ وَالْمُعُمْرُ وَالْمُعُمْرُ وَالْمُ الْمُعُمْرُ وَالْمُ الْمُعُمْرُ وَالْمُعُمْرُ وَالْمُ الْمُعُمْرُ وَالْمُ الْمُعْمِلِ وَالْمُ الْمُعُمْرُ وَالْمُ الْمُعْمِلُولُ وَالْمُعُمْرُ وَالْمُ الْمُعْمِلِ وَالْمُعُمُ وَالْمُ الْمُعُمُولُوا وَالْمُعُمْرُ وَالْمُعُمْرُ وَالْمُعُمْرُ وَالْمُعُمْرُ وَالْمُ الْمُعْمِلِ وَالْمُعُمْرُ وَالْمُعُمْرُ وَالْمُعُمْرُا الْمُعُلِمُ وَالْمُعُمُ وَالْمُعُمْرُ وَالْمُ الْمُعْمِلِ وَالْمُعُمْرُ والْمُعُمُّ الْمُعُمُّ وَالْمُعُوالِمُ الْمُعُلِمُ الْمُعُمْرِ والْمُعُمُّ الْمُعُمُولُولُ والْمُعُمُ الْمُعُمُ الْمُع

৩৪১১. আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ একদা নবী (স) ওহোদ পাহাড়ে আরোহণ করেন। তাঁর সাথে ছিলেন আবু বকর, উমর ও উসমান। তখন ওহোদ পাহাড় তাদেরকে নিয়ে নেচে উঠল। নবী (স) পাহাড়ের ওপর পদাঘাত করে বললেন ঃ হে ওহোদ ! স্থির থাক। কেননা তোমার ওপর একজন নবী, একজন সিদ্দিক ও দু'জন শহীদ রয়েছেন।

٣٤١٢ عَنْ زَيْدِ بْنِ اَسْلَمَ حَدَّتُهُ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ سَاَلَنِي اِبْنُ عُمَرَ عَنْ بَعْضِ شَانِهِ يَعْنِي عُمْرَ فَاَخْبَرْتُهُ فَقَالَ مَا رَاَيْتُ اَحَدًا قَطُّ بَعْدَ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ مِنْ حَيْنَ قَبِضَ كَانَ اَجَدَّ وَاَجْوَدَ حَتَّى اِنْتَهٰى مِنْ عُمْرَ بْنِ الْخَطَّابِ ..

৩৪১২. যায়েদ ইবনে আসলাম (রা) তার পিতা আসলাম থেকে বর্ণনা করছেন। আসলাম বলেন ঃ ইবনে উমর আমাকে উমর (রা)-এর বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে জিজ্জেস করলে আমি তাকে বললাম ঃ নবী (স)-এর ওফাতের পর উমর (রা)-এর চাইতে অধিক ভাগ্যবান ও শ্রেষ্ঠ দাতা আর কোন ব্যক্তিকে আমি দেখিনি। এমনকি এসব গুণ ও বৈশিষ্ট্য উমর ইবনে খাত্তাব পর্যন্ত এসেই শেষ হয়ে গেছে।

٣٤١٣ عَـنُ انَسِ انَّ رَجُلاً سَأَلَ النَّبِيُ عَنِ السَّاعَةِ فَقَالَ مَتَى السَّاعَةُ فَقَالَ مَتَى السَّاعَةُ قَالَ انْتَ قَالَ انْتَ قَالَ انْتَ الْعَدَدُتَ لَهَا قَالَ لاَ شَنَىءُ الاَّ انْتِي أُحِبُ الله وَرَسُـولَهُ عَيْهِ فَقَالَ انْتَ مَعَ مَنْ اَحْبَبْتَ قَالَ انَسَّ فَمَا فَرِحْنَا بِشَنَىء فَرَحَنَا بِقِـوْلِ النَّبِيُّ عَيْهَ انْتَ مَعَ مَنْ اَحْبَبْتَ قَالَ انَسَّ فَمَا فَرِحْنَا بِشَنَىء فَرَحَنَا بِقِـوْلِ النَّبِيِّ عَيْهُ انْتَ مَعَ مَنْ اَحْبَبْتَ قَالَ انَسَّ فَانَا احبَّ النَّبِسَّ عَيْهُ وَابَا بَكُرٍ وَعُمَرَ وَارْجُوْ اَنْ اَكُونَ مَعَهُمْ بِحبِّى إِيَّاهُمْ وَإِنْ لَمْ اَعْمَلُ بِمِثْلِ اعْمَالِهِمْ \_

৩৪১৩. আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক ব্যক্তি নবী (স)-কে কিয়ামত সম্পর্কে জিজ্জেস করল। সে বলল ঃ কিয়ামত কখন সংঘটিত হবে ? নবী (স) বললেন ঃ তার জন্য তৃমি কি পাথেয় তৈরী করেছ ? সে বলল ঃ কিছুই না, তবে শুধু এতটুকু যে, আমি আল্লাহ ও তাঁর রস্লকে ভালোবাসি। তখন রস্লুল্লাহ (স) বললেন ঃ তৃমি কিয়ামতে তার সঙ্গেই থাকবে যাকে তৃমি ভালবাস। আনাস (রা) বলেন ঃ আমরা কোন কিছুতেই এতটা আনন্দিত হইনি যতটা আনন্দিত হয়েছি নবী (স)-এর এ কথায় ঃ তৃমি তার সাথেই থাকবে যাকে তৃমি ভালবাস। আনাস (রা) বলেন ঃ আমি নবী (স), আবু বকর ও উমরকে ভালবাস। আর তাঁদের প্রতি আমার ভালবাসা থাকার কারণে আমি আশা করি (পরকালে) আমি তাদের সাথেই থাকব, যদিও তাদের আমলের মত আমল আমি করতে পারিনি।

٣٤١٤ - عَنْ اَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﴿ لَقَدُ كَانَ فَيْمَا قَبْلَكُمْ مِنَ اللهِ ﴿ لَقَدُ كَانَ فَيْمَا قَبْلَكُمْ مِنَ الْاُمَمِ (نَاسٌ) مُحَدَّنُونَ فَانِ يَكُ فِي اُمَّتِي اَحَدٌ فَانَّهُ عُمَرُ زَادَ زَكَرِيًّا ءُبْنُ اَبِي زَائِدَةً عَنْ النَّبِيِّ ﴿ فَاللَّهُ عَنْ اَبِي سَلَمَةً عَنْ اَبِي هُرَيْرَةً قَالَ قَالَ النَّبِيِّ ﴾ فَعُ لَقَدَ كَانَ (فَيْمَنْ عَنْ النَّبِيِّ ﴾

كَانَ) قَبْلَكُمْ مِنْ بَنِيْ اِسْرَائِيلَ رِجَالٌ يُكَلِّمُوْنَ مِنْ غَيْــرِ اَنْ يَكُرُنُوا اَنْبِيَاءَ فَانِْ يَكُنْ مِنْ اُمَّتِيْ مِنْهُمْ اَحَدٌ فَعُمَرُ ـ

৩৪১৪. আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (স) বলেন ঃ তোমাদের পূর্ববর্তী উত্থতদের মধ্যে কিছু লোক ইলহাম (ঐশী ইঙ্গিত) প্রাপ্ত ছিল। আমার উত্থতের মধ্যে এমন কেউ যদি থাকে তবে সে উমরই বটে।

আবু হুরাইরা (রা) থেকে অপর একটি রেওয়ায়েতে এরূপ বর্ণিত হয়েছে ঃ নবী (স) বলেছেন, তোমাদের পূর্ববর্তী বনু ইসরাইলদের মধ্যে কতিপয় লোক এমন ছিলেন যারা নবী না হওয়া সত্ত্বেও তাদেরকে (আল্লাহর তরফ থেকে) কিছু কথা বলা হতো। তাদের মত এমন কেউ যদি আমার উন্মতের মধ্যে থাকে তবে সে উমরই বটে !

٣٤١٥ عَنْ سَعْيِد بَنِ الْسَيَّبِ وَابِي سَلَمَةَ بَنِ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ قَالاَ سَمَعْنَا أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ بَيْنَمَا رَاعٍ فِي غَنَمِهِ عَدَا الذَّيْبُ فَاَخَذَ مِنْهَا شَاةً فَطَلَبْهَا حَتَّى إِسْتَثَقَدَهَا فَٱلتَفَتَ الِيهِ الذِّنْبُ فَقَالَ لَهُ مَنْ لَهَا يَوْمَ السَّبُّعِ لَيْسَ لَهَا رَاعٍ غَيْرِي فَقَالَ النَّبِي الْفَا اللهِ فَقَالَ النَّبِيُ الْمُ فَا لَنَّي أُومِ لَيْ وَابُو بَكُرٍ وَعُمَرُ لَهُ اللهِ فَقَالَ النَّبِي الْمَا يَوْمَ السَّبُع لِيهِ وَابُو بَكُرٍ وَعُمَرُ لَ عَمْرُ لَهُ مَنْ لَهُ اللهِ فَقَالَ النَّبِي اللهِ فَقَالَ النَّبِي اللهِ فَقَالَ النَّبِي اللهِ فَالِي اللهِ فَقَالَ النَّهِ فَانِي الْوَمِ لَهُ اللهِ فَقَالَ النَّبِي اللهِ فَقَالَ النَّبِي اللهِ فَقَالَ النَّبِي اللهِ فَقَالَ النَّبِي اللهِ فَالِي اللهِ فَقَالَ النَّهِ الْمَا لَهُ اللهِ فَقَالَ النَّبِي اللهِ فَقَالَ النَّالِ اللهِ فَقَالَ النَّالِ اللهِ فَقَالَ النَّالِ اللهِ فَقَالَ النَّالِ اللهِ فَقَالَ النَّهِ الْمُلْوَالِي اللهِ فَقَالَ النَّهِ الْمَا لَاللهِ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللهُ اللللهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللل

৩৪১৫ সাইদ ইবনে মুসাইয়াব ও আবু সালামা ইবনে আবদুর রহমান থেকে বর্ণিত। তারা বলেন, আমরা আবু হুরাইরা (রা)-কে বলতে ওনেছিঃ রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, একদিন এক রাখাল তার বকরীর পালের নিকট উপস্থিত ছিল। হঠাৎ এক নেকড়ে বাঘ এসে আক্রমণ চালিয়ে পাল থেকে একটি বকরী নিয়ে গেল। রাখাল পেছনে ধাওয়া করে (নেকড়ের কবল থেকে) বকরীটাকে উদ্ধার করল। নেকড়েটি তখন রাখালের দিকে তাকিয়ে বললঃ (আজ তো আমার থেকে ছিনিয়ে নিলে। কিন্তু) হিংস্র জন্মুর আক্রমণের দিন<sup>৩৯</sup> এ বকরীর রক্ষাকারী কে হবে। সেদিন আমি ছাড়া এ বকরীর কোন রাখাল থাকবে না। লোকেরা (সাহাবীগণ) বলে উঠলঃ সুবহানাল্লাহ! (নেকড়েও কথা বলতে পারে।) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, আমি, আবু বকর ও উমর এ বিষয়ে বিশ্বাস স্থাপন করলাম।

৩৯. "হিংস্র জন্মর আক্রমণের দিন"-এ বাক্যটির দু' ধরনের অর্থ হতে পারে। এক ঃ এ বাক্যটি দ্বারা নেকড়েটি কিয়ামত দিবসের প্রতি ইঙ্গিত করেছে। অর্থাৎ কিয়ামত লগ্নে যখন ফিতনা ফাসাদের তান্তব লীলা শুরু হবে এবং মানুষ নিজেদের ভেড়া বকরী ত্যাগ করে ভয়ে এদিক ওদিক ছুটাছুটি করতে থাকবে, বনের সমস্ত জীব জন্ম থখন এক জায়গায় এসে জমা হবে, তখন তোমার বকরীর পাল কে পাহারা দেবে। সেদিন তো আমি অর্থাৎ আমার মত নেকড়েরাই তোমার বকরীর নিকট উপস্থিত থাকবে।

দুই : "হিংস্র জন্তুর আক্রমণের দিন" বলে নেকড়েটি ক্ষোভ প্রকাশ করে বুঝাতে চাচ্ছে যে, আমি ক্ষুদে নেকড়েবলে আজতো বকরীটা আমার থেকে ছিনিয়ে নিলে কিন্তু যেদিন হিংস্র জন্তু অর্থাৎ সিংহ কিংবা বড় বাঘ আক্রমণ চালাবে সেদিন তোমার বকরীকে কে রক্ষা করবে ? তুমি তো তখন ভয়ে বকরীর পাল ছেড়ে পালাবে। গুধু আমিই তখন তোমার বকরীর কাছে উপন্তিত থাকব।

٣٤١٦ - عَنْ اَبِيْ سَعِيْدِ الْخُدرِيِّ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللَّهِ عَنْ يَقُوْلُ بَيْنَا اَنَا نَائِمٌّ رَاَيْتُ اللَّهِ عَنْ اَبِيْ سَعِيْدِ الْخُدرِيِّ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللَّهِ عَنْ اللَّهُ اللَّذَي وَمُنْهَا مَا يَبْلُغُ التَّدَى وَمُنْهَا مَا يَبْلُغُ التَّدَى وَمُنْهَا مَا يَبْلُغُ دُوْنَ ذَٰلِكَ وَعُرِضَ عَلَىَّ عُمَرُ وَعَلَيْهِ قَمْيْصُ اِجْتَرَّهُ قَالُوْا فَمَا اَوَّلَتُهُ يَا رَسُوْلَ اللَّهُ قَالَ الدَّيْنَ .

৩৪১৬. আবু সাইদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রস্লুল্লাহ (স)-কে বলতে শুনেছি। তিনি বলেছেন, একদা আমি ঘুমিয়ে ছিলাম। স্বপুের মাঝে দেখলাম যে, লোকদেরকে আমার সামনে পেশ করা হচ্ছে। এসব লোক জামা পরিহিত ছিল। তাদের কারো জামা বুক পর্যন্ত পৌছেছিল। আবার কারো জামা তার চেয়েও কম। তারপর আমার সামনে উমরকে আনা হল। তার গায়ে এরপ একটা লম্বা জামা ছিল যে, তা মাটিতে ঘসে ঘসে চলছিল। সাহাবারা জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহর রস্ল ! আপনি এর তাবির কি করেছেন। তিনি বললেন, "দীন ইসলাম।" ৪০

٣٤١٧ عَنِ الْسَوْرِ بْنِ مَخْرَمَةَ قَالَ لَمَّا طُعِنَ عُمْرُ جَعَلَ يَالَمُ فَقَالَ لَهُ ابْنُ عَبَّاسٍ وَكَانَّهُ يُجَزِعُهُ يَا اَمْيَرَ الْمُؤْمِنِيْنَ وَلَئِنْ كَانَ ذَلِكَ لَقَدَ صَحَبْتَ رَسُولَ اللهِ فَاحْسَنْتَ صَحْبَتَهُ ثُمَّ فَارَقْتُهُ وَهُو عَنْكَ رَاضٍ ثُمَّ صَحَبْتَهُمْ فَاحْسَنْتَ صَحْبَتَهُمْ وَالْمَ عَنْكَ رَاضٍ ثُمَّ صَحَبْتَهُمْ فَاحْسَنْتَ صَحْبَتَهُمْ وَلَئِنَ مَا وَقَتَهُ وَهُمْ عَنْكَ رَاضٍ ثُمَّ صَحَبْتَ صَحَبَتَهُمْ فَاحْسَنْتَ صَحْبَتَهُمْ وَالْنِ اللهِ فَارَقْتَهُمْ وَهُمْ عَنْكَ رَاضُونَ قَالَ اَمَّا مَاذَكَرْتَ مِنْ صَحْبَة رَسُولِ اللهِ فَارَقْتَهُمْ لَتُقَارِقَتَهُمُ وَهُمْ عَنْكَ رَاضُونَ قَالَ اَمَّا مَاذَكَرْتَ مِنْ صَحْبَة رَسُولِ الله فَارَقْتَهُمْ وَهُمْ عَنْكَ رَاضُونَ قَالَ اَمَّا مَاذَكَرْتَ مِنْ صَحْبَة رَسُولِ الله فَارَقْتَهُمْ وَهُمْ عَنْكَ رَاضُونَ قَالَ اَمَّا مَاذَكَرْتَ مِنْ صَحْبَة رَسُولِ الله الله عَنَّ وَرَضَاهُ فَانَّمَا ذَاكَ مَنْ مِنَ الله جَلَّ ذَكْرُهُ مَنَّ بِهِ عَلَى وَامَا مَا ذَكَنَ مَنْ صَحُبة مِنْ جَرَعْيَى فَهُو مِنْ اَجْلِكَ وَاجْلِ اَصْحَابِكَ وَالله لَوْ اَنَ لِي طَلِاعَ الْاَرْضِ ذَهَبًا مَنْ بَرَعْمَ فَهُو مِنْ الله عَزَّ وَجَلً قَبْلُ اَنْ اَرَاهُ لَوْ اَنَ لِي طَلِاعَ الْارَضِ ذَهَبًا لَا الله عَزَّ وَجَلًّ قَبْلُ اَنْ ارَاهُ ـ وَالله لَوْ اَنَ لِي طَلِاعَ الْارَضِ ذَهَبًا لَا أَنْ ارَاهُ ـ وَاللهُ بَعْ مِنْ عَذَابِ الله عَزَّ وَجَلً قَبْلُ اَنْ اَرَاهُ لَا الله الله عَنْ الله عَزَ وَجَلًا قَبْلُ اَنْ اَرَاهُ لَا الله عَنْ عَذَابِ الله عَزَّ وَجَلًا قَبْلُ اَنْ الله اللهُ الْوَا اللهُ عَنْ عَذَابٍ الله عَزَّ وَجَلًا قَبْلُ اَنْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ الله عَزَالِهُ اللهُ الْمَا اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَى اللهُ الْهُ اللهُ اللهُ

৩৪১৭. মিসওয়ার ইবনে মাখরামা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, উমর (রা) (আবু লুলু কর্তৃক) আহত হলে যখন ব্যথার কারণে তিনি কিছুটা অস্থিরতা ও কষ্ট প্রকাশ করতে থাকেন, তখন ইবনে আব্বাস তাঁর ব্যথা লাঘব করণার্থে অনেকটা সান্ত্বনার সুরে তাকে বললেন, হে আমীরুল মুমিনীন! যদি এটা হয় (অর্থাৎ আপনার মৃত্যু ঘটে) তবে চিন্তার কোন কারণ নেই। কেননা আপনি রসূলুল্লাহর (স)-এর সাহচর্য লাভ করেছেন এবং তাঁর সাহচর্যের হক উত্তম রূপে আদায় করেছেন। অতপর আপনারা পরম্পর এমতাবস্থায় বিচ্ছিন্ন হলেন যে, তিনি নবী (স) আপনার প্রতি সম্ভুষ্ট ছিলেন। তারপর আপনি আবু বকর (রা)-

৪০, মথাৎ অনে্যুরা দীন ইসলামের যে বিদম্ভ কর্বে উমরের (রা) বিদম্ভ তার তলনায় অনেক বেশী এবং অনেক পূর্ণাংগ ;

এর সাহচর্য লাভ করেন এবং তার সাহচর্যের হক উত্তমরূপে আদায় করেন। অতপর আপনারা পরস্পর এমতাবস্থায় বিচ্ছিন্ন হলেন যে, তিনি আপনার প্রতি সম্ভুষ্ট ছিলেন। তারপর খলীফা থাকাকালীন আপনি তাঁদের অর্থাৎ নবী (স) ও আবু বকর (রা)-এর সাথীদের সাহচর্য লাভ করেছেন এবং তাদের সাহচর্যের হক উত্তমরূপে আদায় করেছেন। আর এ মুহূর্তে ধদি আপনি তাদের কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যান (অর্থাৎ ইন্তেকাল করেন) তবে নিশ্চিতভাবে আপনি তাদের কাছ থেকে এমন অবস্থায় বিচ্ছিন্ন হবেন যে, তারা আপনার প্রতি সম্ভুষ্ট থাকবে। উমর (রা) বললেন, তুমি যে রস্লুলাহ (স)-এর সাহচর্য ও তাঁর সম্ভুষ্টির কথা উল্লেখ করলে তা তো ছিল ওধুমাত্র আল্লাহর বিশেষ একটা অনুগ্রহ—যা তিনি আমার ওপর করেছেন। আর আবু বকরের সাহচর্য ও সম্ভুষ্টি সম্পর্কে যা তুমি উল্লেখ করলে তাও ওধুমাত্র আল্লাহর বিশেষ একটা অনুগ্রহ—যা তিনি আমার ওপর করেছেন। কিন্তু আমার মাঝে যে অস্থিরতা তুমি লক্ষ করছ তা তোমার জন্য এবং তোমার সাথীদের জন্য। (অর্থাৎ এ ভয়ে আমি অস্থির, কি জানি আমার পরে তোমরা আবার কোন্ ফিতনা ফাসাদে জড়িয়ে পড়।) আল্লাহর কসম! যদি আমার নিকট দুনিয়া ভর্তি সোনা থাকতো তবে আল্লাহর আযাব স্বচক্ষে অবলোকন করার আগেই তা থেকে রক্ষা পাবার জন্য আমি ঐসব স্বর্গ বিনিময় হিসেবে দান করে দিতাম।

৩৪১৮. আবু মৃসা আশআরী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নবী (স)-এর সাথে মদীনার কোন একটি বাগানে ছিলাম। তখন এক ব্যক্তি এসে ফটক খুলে দিতে বলল। নবী (স) বললেন, তার জন্য ফটক খুলে দাও এবং তাকে জানাতের সুসংবাদ প্রদান কর। অতপর আমি ফটক খুলে দিতেই দেখি আগজুক হলেন আবু বকর (রা)। তখন আমি তাকে রস্লুল্লাহ (স)-এর কথানুযায়ী জানাতের সুসংবাদ দিলাম। তিনি আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করলেন। তারপর আরেক ব্যক্তি এসে ফটক খুলে দিতে বলল। নবী (স) বললেন, আগজুককে দরজা খুলে দাও এবং তাকে জানাতের সুসংবাদ প্রদান কর। আমি গিয়ে দরজা খুলতেই দেখি আগজুক হলেন উমর (রা)। তখন আমি তাঁকে নবী (স)-এর দেয়া সুসংবাদটি জানিয়ে দিলাম। তিনিও আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করলেন। তারপর আরেক ব্যক্তি এসে দরজা খুলে দিতে বলল। নবী (স) আমাকে বললেন, আগজুককে দরজা খুলে দিতে বলল। নবী (স) আমাকে বললেন, আগজুককে দরজা খুলে দাও এবং তার ওপর দুনিয়াতে কঠিন বিপদ আসবে—এ কথা বলে তাকে জানাতের

সুসংবাদ প্রদান কর। আমি দরজা খুলে দিতেই দেখি, আগন্তুক ব্যক্তি উসমান (রা)। আমি তাঁকে নবী (স)-এর দেয়া সুসংবাদটি জানিয়ে দিলাম। তিনি আল্লাহর ওকরিয়া আদায় করলেন। তারপর বললেন, আল্লাহ-ই সাহায্যকারী।

٣٤١٩ - عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ هِشَامِ قَالَ كُنَّا مَعَ النَّبِيُّ ﷺ وَهُوَ اَخْذُ بِيَدِ عُمَرَ ابْنِ الْخَطَّابِ ـ

৩৪১৯. আবদ্ল্লাহ ইবনে হিশাম (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদিন আমরা নবী (স)-এর সাথে ছিলাম। তিনি তখন উমর ইবনে খান্তাবের হাত ধরে দাঁড়িয়েছিলেন।

৩৬-অনুচ্ছেদ ঃ উসমান ইবনে আফফানের (রা) গুণাবলী।

নবী (স) বলেছেন, যে ব্যক্তি রুমা কৃপ খনন করবে তার জন্য জানাতে অবধারিত। আর উসমান (রা)-ই ঐ কৃপ খনন করেন। নবী (স) আরো বলেছেন, যে ব্যক্তি 'জাইশে উসরত' অর্থাৎ উসরতের যুদ্ধে গমনকারীদের সাজ্জ-সর্জ্ঞামাদির ব্যবস্থা করে দেবে সে জানাতের অধিকারী হবে। আর উসমান (রা)-ই ঐ যুদ্ধের যাবতীয় সর্জ্ঞাম সরবরাহ করেছিলেন।

٣٤٢٠ عَنْ أَبِي مُوسَى أَنَّ النَّبِيُ عَنَ لَا فَعَالَ إِنْ النَّبِيُ عَنَ لَا فَإِلَا اللَّهِ الْمَنَةُ فَاذَا أَبُو بَكُر تُمَّ جَاءَ الْحَائِطِ فَجَاءَ رَجُلُّ يَستَاذِنُ فَقَالَ إِنْذَنَ لَهُ وَيَشَرْهُ بِالْجَنَّةِ فَاذَا أَبُو بَكُر تُمَّ جَاءَ الْخَرُ يَسْتَاذِنُ فَسَكَتَ الْخَرُ يَسْتَاذِنُ فَقَالَ إِنْذَنَ لَهُ وَيَشَرْهُ بِالْجَنَّةِ عَلَى بَلُوى تُصِيْبُهُ فَاذَا عُثْمَانُ بَن عَفَّانَ هُنَيْهَةً ثُمَّ قَالَ إِنْذَنَ لَهُ وَيَشَرْهُ بِالْجَنَّةِ عَلَى بَلُوى تُصِيْبُهُ فَاذَا عُثْمَانُ بَن عَفَّانَ قَالَ حَمَّادُ وَعَلَى بَلُولِي تُصِيْبُهُ فَاذَا عُثْمَانَ يُحَدِّثُ عَنْ قَالَ حَمَّادُ وَحَدَّثُ عَنْ الْحَكَم سَمَعًا ابَا عُثْمَانَ يُحَدِّثُ عَنْ الْبِي مُوسَى بِنَحْوِهِ وَزَادَ فَيْهِ عَاصِمُ أَنَّ النَّبِي فَيْ كَانَ قَاعِدًا فِي مَكَانٍ فِيهِ مَا اللَّي مُوسَى بِنَحْوِهِ وَزَادَ فَيْهِ عَاصِمُ أَنَّ النَّبِي فَيْ كَانَ قَاعِدًا فِي مَكَانٍ فِيهِ مَا اللَّهُ عَلَى مُثْمَانُ غَطَّاهًا لَا تَعَلَّا فَي مُكَانٍ فِيهِ مَاءً قَد الْنَكَشَفَ عَنْ رُكُبَتَيْهُ أَوْ رُكُبَتِه فَلَمَّا دَخَلَ عُثْمَانُ غَطَّاهًا لَا عَلَى الْكَالُ فَعَلَا مَا عَلَا اللَّهُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ عَلَّا اللَّهُ عَلَا مَا عَلَى الْمُ الْمُ عَلَّا مَا عَلَى الْمَالُ عَلَى الْمَالُ الْمَالَ الْمَالَ الْمَالَ الْمَالَ الْمَالُولُ عَلَى اللّهُ الْمُ الْمُالُولُ الْمُالَالُ الْمُعَلَّامُ الْمُ اللّهُ اللّهُ الْمُ اللّهُ اللّهُ الْمُلْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُ الْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُلْمُ اللّهُ اللّه

৩৪২০. আবু মৃসা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (স) একদা কোন একটি বাগানে প্রবেশ করেন এবং আমাকে বাগানের পাহারা দেয়ার নির্দেশ দেন। আমি দরজায় পাহারা দিচ্ছিলাম এমন সময় এক ব্যক্তি এসে ভেতরে প্রবেশের অনুমতি চাইল। নবী (স) বললেন ঃ তাকে অনুমতি দাও এবং তাকে জানাতের সুসংবাদ জানাও। দরজা খুলতেই দেখি আগন্তুক হচ্ছেন আবু বকর (রা)। তারপর আরেক ব্যক্তি এসে অনুমতি চাইল। নবী (স) বললেন ঃ তাকে অনুমতি দাও এবং সাথে সাথে তাকেজানাতের সুসংবাদ দাও। দরজা খুলতেই দেখি তিনি হচ্ছেন উমর (রা)। অতপর আরেক ব্যক্তি এসে প্রবেশের অনুমতি চাইল। নবী (স) এবারে কিছুক্ষণ চুপ থাকলেন। তারপর বললেন ঃ তাকে অনুমতি দাও এবং তার ওপর অচিরেই কঠিন বিপদ আসবে—এ কথা বলে তাকে জানাতের সুসংবাদ জানাও। দরজা খুলতেই দেখি তিনি হলেন উসমান (রা)।

এ হাদীসের এক বর্ণনাকারী আসেম এ হাদীসের শেষের দিকে এ বাক্যটি অতিরিক্ত সংযোজন করেছেন ঃ নবী (স) ঐ বাগানে এমন একটি স্থানে বসেছিলেন যেখানে পানি ছিল। তিনি তার পদদ্বয় কিংবা তার একটি পা (রাবীর সন্দেহ) উন্মুক্ত করে রেখেছিলেন। উসমান (রা) প্রবেশ করতেই তিনি তা ঢেকে ফেললেন।

٣٤٢١ عَــنْ عُبَيْدِ اللَّهُ بَن عَدَى بَن الْخيَارِ اَنَّ الْشُورَ بَنَ مَخْرَمَةَ وَعَبْدَ الرَّحُمْنِ بْنَ الْاَسْوَد بْن عَبْد يَغُوْثَ قَالاً مَا يَمْنَعُكَ اَنْ تُكَلِّمَ عُثْمَانَ لاَخْيِه الْوَلْيِد فَقَدْ اكْثَرَ النَّاسُ فِيْهِ فَقَصِدْتُ لِعُثْمَانَ حَتَّى خَرَجَ الِّي الصَّلاَة قُلْتُ انَّ لِيْ النَّكَ حَاجَةً وَهي نَصِيْحَةً لَكَ قَالَ يَا اَيُّهَا الْلَرْءُ قَالَ مَعْمَرُ أَرَاهُ قَالَ اَعُوْذُ بِاللَّهُ مِنْكَ فَأَنْصَرَفْتُ فَرَجَعْتُ اللَّهِــمُ اِذَّ جَاءَ رَسُولُ عُثْمَانَ فَاتَيْتُهُ فَقَالَ مَا نَصِيْحَتُكَ فَقُلْتُ انَّ اللَّهَ سُبُحَانَهُ بَعْثَ مُحَمَّدًا ﷺ بِالْحَقِّ وَاتْزَلَ عَلَيْهِ الْكِتَابَ وَكُنْتَ مِمَّنِ الْسَتَجَابَ لِلَّهِ وَلِرَسُولِهِ ﷺ فَهَاجَرْتَ الْهِجْرَتَيْنِ وَصَحِبْتَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ وَرَأَيْتَ هَدْيَهُ وقَدْ اَكْتُرَ النَّاسُ فِي شَانِ الْوَلَيْدِ قَالَ اَدْرَكْتَ رَسُولَ اللهِ ﴿ قُلْتُ لَا وَلُكِنْ خَلَصَ الْيَّ مِنْ عِلْمِهِ مَا يَخْلُصَ إِلَى الْعَذْرَاءِ فِي سترهَا قَالَ آمًّا بَعْدُ فَانَّ اللَّهُ بَعْثُ مُحَمَّدًا ﷺ بِالْحَقِّ فَكُنْتُ مِمَّنِ اسْتَجَابَ اللَّهِ وَارْسَوْلِهِ وَأَمَنْتُ بِمَا بَعَثَ بِهِ وَهَاجَرْتُ ٱلْهِجْرَتَيْنِ كَمَا قُلْتَ وَصَحِبْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ وَبَايَعْتُهُ فَوَاللَّه مَا عَصَيْتُهُ وَلاَ غَشَشْتُهُ حَتَّى تَوَفَّاهُ اللَّهُ ثُمَّ اَبُو بَكُرِ مِثْلُهُ ثُمَّ عُمَرُ مِثْلُهُ ثُمَّ اسْتَخْلَفْتُ اَفَلَيْسَ لَى مِنَ الْحَقِّ مثْلُ الَّذِيْ لَهُمْ قُلْتُ بَلِي قَالَ هٰذِهِ الْاَحَادِيْثُ الَّتِي تَبْلُغُنِي عَنْكُمْ اَمَّا مَا ذَكَرْتَ مِنْ شَأْنِ الْوَلَيْدِ فَسَنَأْخُذُ فِيْهِ بِالْحَقِّ إِنْ شَلَّاءَ اللَّهُ ثُمَّ دَعَا عَلِيًّا فَامَرَهُ اَنْ يُجْلِدُهُ فَجَلَدَهُ ثُمَانيْنَ ـ

৩৪২১. উবাইদুল্লাহ ইবনে আদী ইবনে খিয়ার থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ মিসওয়ার ইবনে মাখরামা (রা) ও আবদুর রহমান ইবনে আসওয়াদ ইবনে আবদে ইয়াগুস (রা) আমাকে বলল ঃ উসমান (রা)-এর (বৈপিত্রেয়) ভাই ওয়ালীদ <sup>৪১</sup> সম্পর্কে উসমান (রা)-এর সাথে আলোচনা করতে তোমাকে কিসে বাধা দিচ্ছে । অথচ লোকেরা তার ব্যাপারে কঠোর

৪১. ওয়ালীদ ছিল উসমান (রা)-এর বৈপিত্রেয় ভাই। অর্থাৎ তাঁর মায়ের পূর্বেকার বামীর স্তরসক্তাত সন্তান। উসমান (রা) খলীকা নির্বাচিত হবার পর সাদ ইবনে আবু ওয়াকাসকে পদচাত করে ওয়ালীদকে কুফার শাসনকর্তা নিয়ুক্ত করেন। একদিন তিনি ফল্পরের ফরেয় নামায় দু' রাকাতের স্থলে চার রাকাত পড়েন এবং মুসল্লীদের লক্ষ করে বলেন ঃ আমি তোমাদের জন্য নামায় বৃদ্ধি করে দিলাম। পরে জানা গেল য়ে, তিনি তখন নেশায়্রন্ত ছিলেন। অর্থাৎ শরাব পান করে মসজিদে এসেছিলেন। এতে লোকেরা তার বিরুদ্ধে সমালোচনা মখুর হয়ে উঠে। পরে উসমান (রা) এ অপরাধের শান্তি স্বরূপ তার ওপর 'হদ' জারী করেন। অর্থাৎ তাকে আশিটি চাবুক মারা হয়।

সমালোচনা মুখর। এ কথা শুনে আমি বিষয়টা উসমান (রা)-এর সাথে আলোচনা করতে ইচ্ছা করলাম। যখন তিনি মসজিদে নামায পড়তে এলেন তখন আমি তাঁকে বললাম s আপনার সাথে আমার কিছু কাজ আছে এবং তা আপনার মঙ্গদের জন্যই। তিনি বললেন ঃ ওহে ! তোমার থেকে মা'মার বলেন, আমার মনে পড়ে তিনি বলেন ঃ আমি তোমার কাছ থেকে আল্লাহর নিকট আশ্রয় চাচ্ছি। (অর্থাৎ এ মুহূর্তে তোমার সাথে কথা বলার ফুরসং আমার নেই)। তখন আমি ফিরে চলে এলাম এবং সবেমাত্র তাদের কাছে যারা আমাকে আলাপ করতে বলেছিল এসে পৌছেছি এমন সময় উসমান (রা)-এর দৃত এসে হাজির হলো। সুতরাং আমি আবার তার নিকট এলাম। তিনি বললেন ঃ তুমি তখন কি বলতে চাচ্ছিলে ? আমি বললাম ঃ আল্লাহ মুহাম্মদ (স)-কে সত্যের বাহকরপে (দুনিয়াতে) পাঠিয়েছেন এবং তাঁর প্রতি কিতাব (কুরআন) অবতীর্ণ করেছেন। আপনি তাদেরই অন্তর্ভুক্ত যারা আল্লাহ ও তাঁর রস্লের আহ্বানে সাড়া দিয়েছেন। তদুপরি আপনি দু'বার হিজরত করেছেন। আপনি রসূলের সাহচর্য লাভ করেছেন এবং তার চালচলন ও স্বভাব চরিত্র (স্বচক্ষে) অবলোকন করেছেন। (আপনার জ্ঞাতার্থে বলছি) লোকজন ওয়ালীদের ব্যাপারে অনেক কিছু বলাবলি করছে। উসমান (রা) বললেন ঃ তুমি কি রসুলুল্লাহ (স)-কে তাঁর জীবদ্দশায় পেয়েছ (দেখেছ) ? আমি বললাম ঃ না। কিন্তু তাঁর সংবাদ আমার নিকট পৌছেছে, যেমনিভাবে কুমারী মেয়েদের নিকট পর্দার অন্তরালে সংবাদ পৌছে থাক। উসমান (রা) বললেন ঃ আল্লাহ মুহাম্মাদ (স)-কে সত্যের বাহকরূপে (দুনিয়াতে) পাঠিয়েছেন। আমি তাদেরই অন্তর্ভুক্ত ছিলাম যারা আল্লাহ ও তার রসূল (স)-এর আহ্বানে সাড়া দিয়েছেন এবং যে কিতাব দিয়ে রসুল (স)-কে পাঠানো হয়েছে তার প্রতিও আমি ঈমান এনেছি। আমি দু'বার হিজরত করেছি—যা তুমি নিজেই বললে। আমি রস্বুলাহ (স)-এর সাহচর্য লাভ করেছি এবং তাঁর আনুগত্য কবুল করেছি। আল্লাহর কসম ! আমি কখনো তাঁর অবাধ্য হইনি এবং কখনো তাঁর সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করিনি। অবশেষে আল্লাহ তাঁকে ওফাত দেন। তারপর আমি অনুরূপভাবে আবু বকরের সাহচর্য লাভ করেছি। তারপর আমি অনুরূপভাবে উমর (রা)-এর সাহচর্য লাভ করেছি। অতপর আমি খলীফা নির্বাচিত হয়েছি। সূতরাং আমার কি সে অধিকার নেই যা তাদের ছিল ? আমি বললাম ঃ হাঁ, নিক্য়ই রয়েছে। তিনি বললেন ঃ তাহলে এসব কেমন কথা যা তোমাদের পক্ষ থেকে আমার কানে আসছে। যাক, ওয়ালীদের ব্যাপারে যা বললেন সে সম্পর্কে ইনশা আল্লাহ অনতিবিশ্বদ্বে আমি সত্যের পক্ষ অবলম্বন করব এবং সঠিক ফয়সালা দেব। তারপর তিনি আলী (রা)-কে ডেকে ওয়ালীদকে চাবুক মারার নির্দেশ দেন। তখন আলী (রা) তাকে আশিটি চাবুক মারেন।

٣٤٢٢ - عَنِ ابْنِ عُمَّرَ قَالَ كُنَّا فِي زَمَنِ النَّبِيِّ ﷺ لاَ نَعْدَلُ بِأَبِي بَكْرٍ اَحَدًا ثُمَّ عُمْرَ ثُمَّ عُثْمَانَ ثُمَّ نَتُرُكُ اَصْحَابَ النَّبِيِّ ﷺ لاَ نُفَاضِلُ بَيْنَهُمْ تَابَعَهُ عَبْدُ اللهِ بَنُ صَالِحِ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيْزِ ـ

৩৪২২. ইবনে উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী (স)-এর যমানায় আমরা কাউকে আবু বকর (রা)-এর সমকক্ষ মনে করতাম না। তারপর উমর (রা)-কে এবং তারপর উসমান (রা)-কে মর্যাদা দিতাম। অতপর নবী (স)-এর অন্যান্য সাহাবাদের মর্যাদা সম্পর্কিত আলোচনা পরিহার করতাম। তাদের মধ্যে একের ওপর অন্যকে প্রাধান্য দিতাম না। আবদুল্লাহ ইবনে সালেহ আবদুল আযিয়ের অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেছেন।

٣٤٢٣ عَــنُ عُثْمَانَ ابْنِ مَوْهَبِ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ مِنْ اَهْلِ مِصْـــرَ حَجَّ الْبَيْتَ فَــرَاى قَوْمًا جِلُوْسًا فَقَالَ مَنْ هٰؤُلّاء الْقَـوْمُ قَالَ هٰــؤُلّاء قُريْشٌ قَالَ فَمَن الشَّيْخُ فَيْهُمْ قَالُـــوُا عَبْدُ اللَّهُ بُنُ عُمَرَ قَالَ يَا إِبْنَ عُمَرَ انِّـى سَائلُكَ عَـــــنَ شَـــيْءٍ فَحَدَّثْنِي هَلْ تَعْلَمُ اَنَّ عُثْمَانَ فَرَّ يَــــوْمَ اُحُــدِ قَالَ نَعَــــمْ فَقَالَ تَعْلَمُ اَنَّهُ تَغَيَّبُ عِنْ بَدْرِ وَلَمْ يَشْهَدُ قَالَ نَعَمُ قَالَ تَعلَــمُ اَنَّهُ تَغَيَّبَ عَنْ بَيْعَةِ الرِّضْوَانِ فَلَمْ يَشْهَدُهَا ۚ قَالَ نَعَمْ قَالَ اللَّهُ ٱكْبَرُ قَالَ إِبْنُ عُمَرَ ۚ تَعَالَ ٱبْنِيْنَ لَكَ ٱمَّا فِرَّارُهُ يَوْمَ ٱحُدِ فَٱشْهَدُ ٱنَّ اللَّهَ عَفَا عَنْهُ وَغَفَرَلَهُ وَٱمَا تَغَيْبُهُ عَنْ بَدُرِ فَانَّهُ كَانَتَ تَحْتَهُ بِنْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﴿ وَكَانَتُ مَرِيْضَةً فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهُ ﷺ أَنَّ لَكَ أَجْرَ رَجُلِ مِمَّنْ شَهَدَ بَدْرًا وَسَهْمَهُ وَاَمَّا تَغَيَّبُهُ عَنْ بَيْعَةٍ الِرِّضْوَانِ فَلَوْ كَانَ اَحَدُ اَعَزَّ بِبَطْنِ مَكَّةً مِنْ عُثْمَانَ لَبَعَثَهُ مَكَانَهُ فَبَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ ﴿ عُثْمَانَ وَكَانَتَ بَيْعَةُ الرِّضْوَانِ بَعْدَ مَا ذَهَبَ عُثْمَانُ الِي مَكَّةَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّه ﷺ بِيَدِه الْيُمْنَى هٰذِه يَدُ عُثْمَانَ فَضَرَبَ بِهَا عَلَى يَدِهِ فَقَالَ هٰذِه لِعُثْمَانَ فَقَالَ لَهُ ابْنُ عُمْرَ اذْهَبُ بِهَا الْأَنْ مَعَكَ ـ

৩৪২৩. উসমান ইবনে মাওহাব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ মিসরের একজন লোক মঞ্চায় এসে বাইতুল্লাহর হজ্জ সম্পাদন করল। অতপর সেখানে একদল লোককে উপবিষ্ট দেখে জিজ্ঞেস করল, এরা কারা ? লোকেরা বলল ঃ এরা কুরাইশ। সে আবারও জিজ্ঞেস করল, এদের মধ্যে বয়োজেষ্ঠ্য শাইখ কে ? লোকেরা বলল ঃ আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রা)। তখন সে বলল, হে ইবনে উমর ! আমি আপনাকে কিছু কথা জিজ্ঞেস করতে চাই। আপনি জবাব দিন। তারপর লোকটি বলল ঃ আপনি কি এটা জানেন যে, উসমান ওহোদ যুদ্ধের দিন যুদ্ধক্ষেত্র থেকে পালিয়েছেন ? তিনি বললেন ঃ হাঁ। লোকটি আবার বলল, আপনি কি এটা জানেন যে, উসমান বদরের যুদ্ধে অনুপস্থিত ছিলেন ? তিনি বললেন ঃ হাঁ। লোকটি আবার বলল ঃ আপনি কি এটা জানেন যে, উসমান বাইআতুর রিদওয়ান (হুদাইবিয়াতে অনুষ্ঠিত বাইআত) থেকে অনুপস্থিত ছিলেন এবং তাতে যোগদান করেননি। তিনি বললেন ঃ হাঁ। ঐ লোকটি উসমান (রা)-এর শক্রপক্ষের লোক ছিল। তাই ইবনে উমরের মুখে এ স্বীকৃতি শুনে আনন্দে উদ্বেলিত হয়ে] সে তখন বলে উঠল ঃ "আল্লাহ্ আকবার।" ইবনে উমর বললেন ঃ এবার কাছে এসো, প্রকৃত ব্যাপারটা তাহলে তোমাকে বিধিয়ে দিচ্ছিঃ

(প্রথমত) ওহোদের দিন তার পলায়নের ব্যাপারটা ঃ সে সম্পর্কে আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, তার ঐ ব্যাপারটা আল্লাহ মিটিয়ে দিয়েছেন এবং তাকে ক্ষমা করেছেন। তারপর বদর যুদ্ধ থেকে তার অনুপস্থিতির ব্যাপারটা ঃ এ সম্বন্ধে প্রকৃত ঘটনা হলো এই যে, রসূলুল্লাহ (স)-এর কন্যা রুকাইয়া উসমানের ব্রী ছিলেন। তিনি রোগশয্যায় ছিলেন। তাই রসূলুলাহ (স) তাঁকে রোগণীর সেবা শুশ্রমার জন্য মদীনায় থাকার অনুমতি দিয়ে বলেছিলেন ঃ এ যুদ্ধে যারা যোগদান করবে তাদের যেকোন একজন লোকের সমপরিমাণ সওয়াব তুমি পাবে এবং গনীমাতের অংশ থেকেও তাদের সমপরিমাণ অংশ তুমি লাভ করবে।

আর বাইআতুর রিদওয়ান থেকে তাঁর অনুপস্থিতির ব্যাপারটা ঃ সে সম্পর্কে আসল কথা এই যে, মক্কার অধিবাসীদের নিকট উসমানের চাইতে অধিকতর সম্মানিত যদি অপর কোন মুসলিম থাকতো তবে নবী (স) উসমানের স্থলে নিক্যই তাকেই পাঠাতেন। তাই রস্লুল্লাহ (স) উসমানকে পাঠিয়েছিলেন। উসমানর মক্কাভিমুখে চলে যাবার পর বাইআতুর রিদওয়ান অনুষ্ঠিত হয়। তখন রস্লুল্লাহ (স) নিজ ভান হাতের দিকে ইঙ্গিত করে বলেন, এটা উসমানের হাত। তারপর তিনি ঐ হাতটি তাঁর অপর হাতের ওপর স্থাপন করে বলেন, এ বাইআতটি উসমানের বাইআত।

অতপর ইবনে উমর লোকটিকে বললেন ঃ এ বিবরণ সাথে নিয়ে এবার তুমি যেতে পার।

৩৪২৪. আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ একদা নবী (স) ওহোদ পাহাড়ে আরোহণ করেন। তাঁর সাথে ছিলেন আবু বকর, উমর ও উসমান (রা)। ওহোদ তখন (খুশীতে) নেচে উঠল। রস্লুল্লাহ (স) বললেন ঃ হে ওহুদ ! স্থির থাক। আনাস (রা) বলেন ঃ] আমার ধারণা, নবী (স) ওহোদকে পদাঘাত করেন। তারপর বলেন ঃ তোমার ওপর একজন নবী, একজন সিদ্দীক ও দুজন শহীদ রয়েছেন।

وهـ عَـن عَمْرِو بَن مَيْمُون قَالَ رَآيَتُ عُمْر بَنَ الْخَطَّابِ قَبْلَ آنَ يُصابَ الْخَطَّابِ قَبْلَ آنَ يُصابَ الْخَطَّابِ قَبْلَ آنَ يُصابَ الْكَوْنَةِ وَقَفَ عَلَى حُذَيْفَة ابْنَ الْيَمَانِ وَعُثْمَانَ بَنِ حُنَيْفِ قَالَ كَيْفَ فَعَلْتُمَا الْخَطْفَانِ آنَ تَكُونَا حَمَّلَنَاهَا آمْرًا هِي لَهُ مُطْيِقَةً مَا فَيْهَا كَبِيرُ فَضَلِ قَالَ انْظُرَا آنَ تَكُونَا حَمَّلَتُمَا الْاَرْضَ مَا لاَ تَطْيِقُ قَالاَ حَمَّلَنَاهَا آمْرًا هِي لَهُ مُطْيِقَةً مَا فَيْهَا كَبِيرُ فَضَلِ قَالَ انْظُرَا آنَ تَكُونَا حَمَّلَتُمَا الْاَرْضَ مَا لاَ تُطْيِقُ قَالاً لَمْرَاقِ لاَ تُطْيِقُ قَالاً لاَ فَقَالَ عُمْرُ لَا تَعْدَيْ الله لاَدَعَنَّ آرَامِلَ آهُلِ الْعِرَاقِ لاَ يَحْتَجُنَ الِي رَجُلٍ بَعْدِي آبَدًا قَالَ انْظُرا الْاَرْضَ مَا لاَ يَحْتَجُنَ النِي رَجُلٍ بَعْدِي آبَدًا قَالَ انْظَرا آنَوْ رَامِلَ آهُلِ الْعِرَاقِ لاَ يَحْتَجُنَ النِي لَقَائِمٌ مَا يَبْنِي

وَبَيْنَهُ الاَّ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبَّاسٍ غَدَاةَ أُصيْبَ وَكَانَ اذَا مَرَّ بَيْنَ الصَّفَّيْنِ قَالَ اِسْتُووْا حَتَّى إِذَا لَمْ يَرَ فِيْهِنَّ خَلَلاَ فَقَدَّمَ فَكَبَّرَ وَرُبُّمَا قَرَاَ سُوَرَةً يُؤْسُفُ أَوِ النَّحْلَ أَنْ نَحْقَ ذٰلكَ فِي الرَّكُعَةَ الْأُوْلَى حَتَّى يَجْتَمِعَ النَّاسُ فَمَا هُوَ الاَّ اَنْ كَبَّرَ فَسَمَعْتُهُ يَقُولُ قَتَلَنِيْ أَوْ أَكَلَنِي الْكَلْبُ حِيْنَ طَعَنَهُ فَطَارَ الْعِلْجَ بِسِكِّيْنِ ذَاتَ طَرَفَيْنِ لاَ يُمُرُّ عَلَى ٱحَد يَمْيَنًا وَلاَ شَمَالاَ الاَّ طَعَنَهُ حَتَّى طَعَنَ ثَالاَئَةَ عَشَرَ رَجُلاً مَاتَ مِنْهُمْ سَبْعَةٌ (تشَعَةٌ) فَلَمَّا رَاى ذٰلكَ رَجُلُّ منَ الْمُسْلِمِيْنَ طَرَحَ عَلَيْهِ بُرْنُسًا فَلَمَّا طَنَّ الْعِلْجُ اَنَّهُ مَاخُونُذُ نَحَرَ نَفْسَهُ وَتَنَاوَلَ عُمَرُ يَدَ عَبْدِ الرَّحَمٰنِ ابْنِ عَوْفٍ فَقَدَّمَهُ فَمَنْ يَلِي عُمَرَ فَقَدْ رَائِي الَّذِي اَرَى وَامَّا نَوَاحِي الْمَسْجِدِ فَانِّهُمْ لاَ يَدْرُوْنَ غَيْرَ انَّهُم قَدْ فَقَدُوا صَوْتَ عُمْرَ وَهُمْ يَقُوْلُونَ سَبُحَانَ الله سَبُحَانَ اللهِ فَصَلَّى بِهِمْ عَبْدُ الرَّحَمْنِ صَلاَةً خَفِيْفَةً فَلَمَّا لِنُصِيرَفُوا قَالَ يَا لِبْنَ عَبَّاسٍ ٱنْظُرْ مَنْ قَتَلَنِيْ فَجَالَ سَاعَةً ثُمَّ جَاءَ فَقَالَ غُلاَّمُ الْلُّغَيْرَة قَالَ الصَّنَّعُ - قَالَ نَعَمُ قَالَ قَاتَلَهُ اللَّهُ لَقَدُ أَمَرْتُ بِه مَعْرُوفًا ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَجْعَلْ مِيْتَتِي بِيدِ رَجُلِ يَدَّعِي ٱلإسْلاَمَ قَدْ كُنْتَ ٱنْتَ وَٱبْوْكَ تَحِبُّانِ اَنْ تَكْثُرَ الْعُلُوْجُ بِالْكَدِيْنَةَ وَكَانَ (الْعَبَّاسُ) اَكْثَرَهُمْ رَقَيْقًا فَقَالَ انْ شنئتَ فَعَلْتُ اَيْ انْ شيئْتَ قَتَلْنَا قَالَ كَذَبْتَ بَعْدَ مَا تَكَلَّمُوا بِلِسَانِكُمْ وَصَلُّوا قَبِلَتَكُمْ وَحَجُّوا حَجَّكُم فَاحْتُملَ الِي بَيْتِهِ فَانْطَلَقْنَا مَعَهُ وَكَانَ النَّاسَ لَمْ تُصبِّهُمْ مُصبِّيبَةً قَبْلَ يَوْمَئِذِ فَقَائِلٌ يَقُولُ لاَ بَاسَ وَقَائِلٌ يَقُولُ اَخَافُ عَلَيْهِ فَأُتِي بِنَبِيْدِ فَشَرِيَّهُ فَخَرَجَ مِنْ جَوْفِهِ ثُمَّ أُتِي بِلَبَنِ فَشَرِبَهُ فَخَرَجَ مِنْ جُرْحِهِ فَعَلَمُوا اَنَّهُ مَيَّتٌ فَدَخَلْنَا عَلَيْهِ وَجَاءَ النَّاسُ يُثَنُونَ عَلَيْه وَجَاءَ رَجُلُ شَابٌ فَقَالَ اَبْشِرْ يَا اَمْيْرَ الْمُؤْمِنِيْنَ بِبُشْرَى اللهِ لَكَ مِنْ صَحْبَةٍ رَسُولِ الله ﷺ وَقَدَم فِي الْإِسْلاَم مَا قَدْ عَلَمْتَ ثُمَّ وَلَيْتَ فَعَدَلْتَ ثُمَّ شَهَادَةً قَالَ وَددْتُ أَنَّ ذٰلكَ كَفَافُّ لاَ عَلَيٌّ وَلاَ لَى فَلَمَّا أَدْبَرَ اذَا ازَارُهُ يَمَسَّ الْاَرْضَ قَالَ رُدُّوا علَيّ الْغُلَامَ قَالَ ابْنَ اَحْيُ اِرْفَعْ تُوْيَكَ فَانَّهُ اَبْقِي لِتَوْبِكَ وَاتَّقِي لِرَبِّكَ يَاعَبُدَ اللّه بْنَ عُمْرَ ٱنْظُرُ مَا عَلَيَّ مِنَ الدَّيْنَ فَحَسَبُوهُ فَرَجَدُوهُ سِيَّةً وَثَمَانيْنَ ٱلْقًا ٱوْ نَحْوَهُ قَالَ انْ وَفِيْ لَهُ مَالُ أَلِ عُمْرَ فَأَدَّهِ مِنْ آمْوَالِهِمْ وَالِاَّ فَسَلَّ فِي بَنِي عَدِيِّ ابْنِ كَعْبٍ فَانِ

لَمْ تَفِ اَمْوَالُهُمْ فَسَلَّ فِي قُرَيْشِ وَلاَ تَعْدُهُمُ الى غَيْرِهِمْ فَادٍّ عَنِّي هَٰذَا ٱلْمَالَ اِنْطَلَقَ اللِّي عَائشَةَ أُمُّ الْلُوْمَنيْنَ فَقُلُ يَقُرّا عَلَيْك عُمَرُ السَّلاَمَ وَلاَ تَقُلُ اَمْيسرُ الْلُومَنينَ فَانِّي لَسْتُ الْيَوْمَ لِلْمُؤْمِنِيْنَ آمِيْرًا وَقُلْ يَسْتَاذِنُ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ أَنْ يُدْفَنَ مَعَ صَاحِبَيْه فَسَلَّمَ وَاسْتَأْذُنَ ثُمَّ دَخَلَ عَلَيْهَا فَوَجَدَهَا قَاعِدَةً تَبْكي فَقَالَ يَقْرَأُ عَلَيْك عُمَّرُ بْنُ الْخَطَّابِ السَّلَامَ وَيَسْتَأْذِنُ أَنْ يُدْفَنَ مَعَ صَاحِبَيْهِ فَقَالَتْ كُنْتُ ٱرِيْدُهُ لِنَقْسِى وَلاَوَثِرَنَّ بِهِ الْيَوْمَ عَلَىٰ نَفْسِى فَلَمَّا ٱقْبَلَ قِيْلَ هٰذَا عَبْدُ اللَّه ابْنُ عُمَرَ قَدْ حَاءَ قَالَ إِرْفَعُوْنِيْ فَأَسْنَدَهُ رَجُل اللَّهِ فَقَالَ مَا لَدَيْكَ قَالَ الَّذَى تُحبُّ يَا أَمْيرُ ٱلْمُوْمَنيْنَ أَذِنَتْ قَالَ الْحَمْدُ لله مَا كَانَ مِنْ شَيْء أَهَمُّ الِّي مِنْ ذَلكَ فَاذَا أَنَا قَضَيْتُ (قَبضْتُ) فَاحْمِلُونِي ثُمَّ سَلِّمْ فَقُلْ يَسْتَأْذِنُ عُمَرُ بِنُ الْخَطَّابِ فَانَ اَذِنَتَ لَى فَأَدْخُلُونِي وَإِن رَدَّتْنَى رَدَّوَّنِي الى مَقَابِرُ الْمُسْلِمِيْنَ وَجَاءَتْ أُمَّ الْأَوْمِنِيْنَ حَفْصَةُ وَالنِّسَاءُ تَسبيرُ مَعَهَا فَلَمَّا رَايْنَاهَا قُمْنَا فَوَلْجَتْ عَلَيْهُ فَبَكَتْ (فَمَكْتَبَ) عِنْدَهُ سَاعَةً وَاِشْتَأْذَنَ السَّجَالُ فَوَلَجَتْ دَاخِلاً لَهُمْ فَسَمِعْنَا بُكَاءَهَا مِنَ الدَّاخُلِ فَقَالُوْا أَوْصِ يَا آمِيْرَ الْمُسؤَمِنيْنَ اِسْتَخْلَفْ قَالَ مَا اَجِدُ اَحَقَّ بِهٰذَا ٱلاَمْرِ مِنْ هَوُّلاَء النَّفَرِ أَوِ الرَّهْطِ الَّذِينَ تُوفّي رَسُوْلُ اللهِ وَهُوَ عَنْهُمْ رَاضٍ فَسَمِّى عَلِيًّا وَعُثْمَانَ وَالزَّبِيْرَ وَطَلَحَةً وَسَعْدًا وَعَبْدَ الرَّحْمَٰن وَقَالَ يَشْهَدُكُمْ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ وَلَيْسَ لَهُ مِنَ الْآمَرِ شَيْءٌ كَهَيْئَة التَّعْزِيَة لَهُ فَانَ أصابت ٱلامْرَةُ (ٱلْامَارَةُ) سَعْدًا فَهُوَ ذَاكَ وَالاَّ فَلْيَسْتَعِنْ بِهِ ٱيُّكُمْ مَا أُمِّزَ فَاتَّى لَمْ ٱعْزَلُهُ عَنْ عَجْزِ وَلاَ خِيَانَةٍ وَقَالَ أَوْصَبِي الْخَلِيْفَةَ مِنْ بَعْدِي بِالْلَهَاجِرِيْنَ الْاَوَّلِيْنَ أَنْ يَعْرِفَ لَهُمُّ حَقَّهُمْ وَيَحْفَظَ لَهُمْ حُرْمَتَهُمْ وَأُوْصِيهِ بِالْاَنْصَارِ خَيْرًا الَّذِيْنَ تَبَوِّقُا الدَّارَ وَالْاِيْمَانَ مَنْ قَبْلِهِمْ أَنْ يُقْبُلُ مِنْ مُحْسِنِهِمْ وَأَنْ يُعْفَى عَنْ مُسْيِئَهِمْ وَأُوْصِنْيه بِأَهْلِ ٱلْأَمْصِار خَيْرًا فَإِنَّهُمْ رِدْءُ ٱلْإِسْلاَم وَجُبَاةُ الْمَالِ وغَيْظُ الْعَدُوَّ وَاَنْ لاَ يُؤْخَذَ مِنْهُمْ الاَّ فَضَلَّهُمْ عَــنُ رِضاَهُمُ وَأَوْصِيْهِ بِالْاَعْرَابِ خَيْرًا فَانَّهُمْ أَصْلُ الْعَرَبِ وَمَادَّةُ الْاسْلاَمِ أَنْ يُؤُخَذَ مِنْ حَوَاشِيْ اَمُوالِهِمْ وَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ وَأَوْصِيْهِ بِذِمَّةِ اللَّهِ وَذمَّة رَسُولُه ﷺ اَنْ يُّوْفَى لَهُمْ بِعَهْدِهِمْ وَانْ يُقَاتَلَ مِنْ وَرَائِهِمْ وَلاَ يُكَلَّفُوا الاَّ طَاقَتَهُمْ فَلَمَّا قُبِض

خَرَجْنَابِهِ فَانْطَلَقْنَا نَمْشِي فَسَلَّمَ عَبْدُ اللَّهِ بَنُ عُمَرَ قَالَ يَسْتَأَدْنُ عُمَرُ بَنُ الْخَطَّابِ قَالَتُ الْخَلُوهُ فَالْدُخِلَ فَوضِعَ هُنَالِكَ مَعَ صَاحِبَيهِ فَلَمَّا فَرُغَ مِسْ دَفْنه اجْتَمَعَ هَوُلاَءِ الرَّهُطَ فَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ اجْعَلُوا الْمَركُمُ الْي ثَلاَثَة مِنْكُمُ فَقَالَ الزَّبِيْرُ قَدْ جَعَلْتُ اَمْرِي الِي عُلِيَّ فَقَالَ الزَّبِيْرُ قَدْ جَعَلْتُ اَمْرِي الِي عُلِي فَقَالَ طَلْحَةُ قَدْ جَعَلْتُ اَمْرِي الِي عُثْمَانَ وَقَالَ سَعْدٌ قَدْ جَعَلْتُ امْرِي اللّه عُبْدُ الرَّحْمٰنِ اللّهُ عَلَيْ وَالله عَلَيْهِ وَالْاسْلاَمُ لَيَنْظُرُنَ اَفْضَلَهُمْ فِي نَفْسِهِ فَأَسْكَتَ الْأَمْرِ فَنَجْعِلُهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَالله عَلَيْهِ وَالْاسْلامُ لَيَنْظُرُنَ اَفْضَلَهُمْ فِي نَفْسِه فَأَسْكَتَ الشَّيْخَانِ فَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ الله عَلَيْهُ وَالله عَلَيْهِ وَالْاسْلامُ لَيَنْظُرُنَ اَفْضَلَهُمْ فِي نَفْسِه فَأَسْكَتَ الشَّيْخَانِ فَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ الله عَلَيْهُ وَالله عَلَيْهُ وَالله عَلَيْ وَالله عَلَيْ الله عَلَيْهُ وَالله عَلَيْهُ وَالله عَلَيْهُ وَالله عَلَيْهُ وَالله عَلَيْ وَالله عَلَيْهُ وَالله عَلَيْ وَالله عَلَيْهُ وَالله عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْ وَالله عَلَيْ وَاللّه عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَى الله عَلَيْهُ وَالْقَدَمُ فِي الْاسْطَمُ فَقَالَ لَكَ قَرَابَةٌ مَنْ رَسَوْلِ الله عَلَيْ وَالْقَدَمُ فِي الْاسْطَعِقُ وَاللّه عَلَيْ وَلَكُمْ الله عَلَيْهُ وَلَالله عَلَى الله عَلَيْ وَاللّه عَلَى الله عَلَيْ وَاللّه عَلَى الله عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا الله عَلَيْهُ وَاللّه عَلَى الله عَلَيْ وَاللّه عَلَى الله عَلَيْ وَاللّه عَلَيْكُ مَا الله عَلَيْ وَاللّه عَلَى الله عَلَيْهُ وَلَوْلَ الله عَلَيْ وَلَا عَلَى الله عَلَيْ وَلَا الله وَلَا الله وَاللّه وَلَا الله وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَلَا الله وَلَا الله وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَلَقُولُ اللّه وَلَا اللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَلَهُ اللّه وَلَا الللّه وَاللّه وَاللّه وَلَا اللّه وَاللّه وَاللّ

৩৪২৫. আমর ইবনে মাইমুন (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ আমি উমর ইবনে খান্তাব (রা)-কে শাহাদাত বরণের কয়েক দিন পূর্বে দেখলাম যে, তিনি হ্যাইফা ইবনে ইয়ামান ও উসমান ইবনে হনাইফের নিকট দাঁড়িয়ে বলছেন ঃ তোমরা এটা কি কয়েল । তোমরা কি তেবে দেখেছ যে, ইয়াকের ওপর তোমরা এতটা করভার আরোপ করেছ যা ঐ ভৃখন্ত বহন কয়তে অক্ষম । তারা জবাব দিলেন ঃ আমরা তো ঐ পরিমাণ কয়ই (জিজিয়া ও ভৃমি রাজস্ব) ধার্য করেছি, যা ঐ ভৃখন্ত বহন কয়তে সক্ষম। এতে বাড়াবাড়ি কিছুই কয়া হয়নি। উমর (য়া) (আবার) বললেন ঃ তোমরা (পুনরায়) ভেবে দেখ, ইয়াকের ওপর তোমরা এতটা কয়ভার আরোপ কয়েছ যা ঐ ভৃখন্ত বহন কয়তে অক্ষম। তারা উত্তর দিলেন ঃ না। (সামর্থের বাইরে কোন কয় আমরা ধার্য করিনি।)৪২ তখন উমর (য়া) বললেন ঃ যদি আল্লাহ আমাকে সুস্থ ও নিয়াপদ য়াখেন তবে আমি ইয়াকবাসী দুঃস্থ ও বিধবা নারীদের (আর্থিক) অবস্থা এতটা সক্ষল কয়ে দেব যে, আমার পয় কখনো তারা অন্য কারো মুখাপেক্ষী হবে না। আমর ইবনে মাইমুন বলেন ঃ এর চতুর্থ দিন (ভোরবেলা) তিনি শাহাদাত বয়ণ কয়েন। তিনি আয়ো বলেন ঃ যেদিন প্রত্যুষে তিনি শাহাদাত বয়ণ কয়েন সেদিন আমি (মসজিদে) তার এত কাছাকাছি দাঁড়ানো ছিলাম যে, আমার ও তার মাঝে আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস ছাড়া আয় কেউ ছিল না। উমর (য়া)-এর নিয়ম ছিল, যখন তিনি

৪২. উমর (রা)-এর খিলাকত যুগে একবার তিনি হ্যাইফা ইবনে ইয়ামান ও উসমান ইবনে হ্নাইফকে ইয়াকের রাজ্য নির্ধারণ করার জন্য পাঠান। সেখানে থেকে প্রত্যাবর্তন করার পর তাদের সাথে উমর (রা)-এর উপরোক্ত কথাবার্তা হয়।

(মুসল্লীদের) দু' কাতারের মাঝ দিয়ে চলতেন তখন বলতেন ঃ 'কাতার সোজা করুন।' যখন কাতারের মধ্যে কোনরূপ এলোমেলো ভাব আর দেখতেন না, তখন সামনে অগ্রসর হয়ে তাকবীর (তাহরীমা) বলতেন (অর্থাৎ নামায তরু করতেন)। অধিকাংশ সময় তিনি (ফজরের) প্রথম রাকাতে সূরা ইউসুফ কিংবা সূরা নহল অথবা অনুরূপ কোন (দীর্ঘ সূরা) পাঠ করতেন—যাতে লোকেরা অধিক সংখ্যায় জামায়াতে শরীক হতে পারে। (এদিন) তাকবীর বলার পরপরই আমি তাঁকে বলতে শুনলাম ঃ একটি কুকুর<sup>8৩</sup> আমাকে হত্যা করেছে কিংবা (বলেন) দংশন করেছে। (হত্যাকারী) গোলামটি ছুরি হাতে দ্রুত পালাবার পথে ডানে বামে যাকে পেল তাকেই আঘাত করল। এভাবে সে তেরজন লোককে ছুরিকাঘাত করল। এদের মধ্যে সাতজন মারা গেল। এটা দেখে একজন মুসলমান তার লম্বাকৃতির টুপিটা গোলামটির প্রতি নিক্ষেপ করল। যখন গোলামটি বুঝতে পারল যে, সে ধরা পড়ে গেছে তখন সে আত্মহত্যা করল। উমর (রা) আবদুর রহমান ইবনে আউফের হাত ধরে তাকে ইমামতী করার জন্য সামনে ঠেলে দিলেন। উমর (রা)-এর নিকটবর্তী যারা ছিল তারাও ব্যাপারটা দেখতে পেল, যা আমি দেখলাম। কিন্তু মসজিদের প্রান্ত দেশে (পিছনের লাইনগুলোতে) যারা ছিল তারা ব্যাপারটা এর বেশী কিছুই আঁচ করতে পারল না যে, তারা উমর (রা)-এর কণ্ঠস্বর ওনতে পাচ্ছিল না। তারা তখন বলতে লাগল ঃ সুবহানাল্লাহ ! সুবহানাল্লাহ ! আবদুর রহমান ইবনে আউফ তাদেরকে নিয়ে তাড়াতাড়ি নামায শেষ করে দিলেন। যখন লোকেরা নামায সম্পাদন করল তখন উমর (রা) বললেন ঃ হে ইবনে আব্বাস (রা) ঃ দেখ তো কে আমাকে ছুরিকাঘাত করল 🛽 তিনি কিছুক্ষণ এদিক ওদিক ঘুরে ফিরে দেখলেন। তারপরে বললেন, মুগীরার গোলাম (আপনাকে ছুরিকাঘাত করেছে)। উমর (রা) বললেন, সেই কারিগরটি । ইবনে আব্বাস (রা) বললেন ঃ হাঁ। উমর (রা) বললেন ঃ আল্লাহ তাকে নিপাত করুক। আমি তো তাকে ভাল কথাই বলেছিলাম।<sup>88</sup> আল্লাহর অশেষ শুকরিয়া যে, তিনি ইসলামের দাবীদার কোন ব্যক্তির হাতে আমার মৃত্যু ঘটাননি। (হে ইবনে আব্বাস!) তুমি এবং তোমার পিতা (আব্বাস) মদীনায় গোলামের সংখ্যা অধিক হওয়াটা ভাল মনে করতে। আর এ কারণেই আব্বাসের নিকট গোলামের সংখ্যা সবচাইতে অধিক ছিল। তখন ইবনে আব্বাস বললেন ঃ "যদি আপনি চান তবে আমি করব—অর্থাৎ আপনি চাইলে আমরা তাদেরকে হত্যা করে ফেলব।" উমর (রা) বললেন ঃ এটা করলে তুমি ভুল করবে—যখন তারা তোমাদের ভাষায় কথা বলে, তোমাদের কিবলার দিকে মুখ করে নামায পড়ে এবং তোমাদের ন্যায় হজ্জ করে (তখন তাদেরকে তুমি হত্যা করতে পার না।) তারপর উমর (রা) বাড়িতে গেলেন। আমরাও তাঁর সাথে গেলাম। (শোকে দুঃখে) লোকদের অবস্থা এমন হলো—যেন ইতিপূর্বে এত বড় মুসিবত আর তাদের ওপর আসেনি। কেউ বলল, ভয়ের কোন কারণ নেই (তিনি

৪৩, মুগীরা ইবনে শোবার গোলাম আবু পূলু ফিরোয। সে ছিল একজন অগ্নিপূজক। মতান্তরে সে একজন খৃষ্টান চিল।

<sup>88.</sup>এখানে একটি ঘটনার দিকে ইন্সিত করা হয়েছে। ঘটনাটি এই যে, একদিন উমর (রা) বাজার দিয়ে যাচ্ছিলেন। হঠাৎ মুগীরার গোলাম আবু লুলুর সাথে তাঁর দেখা হলে সে বলল হ হে উমর ! আমার মনিবকে আমার ওপর ধার্যকৃত কর আরও হাস করতে বলুন। উমর (রা) জিজেস করলেন, তোমার করের পরিমাণ কত । সে বলল, এক দিনার। তিনি বললেন : আমি এটা বলতে পারব না। কারণ তোমার মত একজন সুদক্ষ কারিগরের পক্ষে এই কর মোটেই বেশী নয়। তারপর উমর (রা) তাকে বললেন : তুমি কি আমাকে একটি চাক্কি তৈরী করে দেবে। সে বলল : হা, নিশ্চয়ই দেব। তারপর উমর (রা) চলে গেলে সে খেদান্তি করে বলল : "এমন এক চাক্কি আমি তোমাকে তৈরী করে দেব যে, প্রাচ্য খেকে পাশ্চাত্য পর্যন্ত লোকেরা এর আলোচনা করবে।"

সেরে উঠবেন)। কেউ বলল, তাঁর (বেঁচে থাকার) ব্যাপারে আমি আশঙ্কিত। তারপর খেজুরের শরবত আনা হলো। তিনি ঐ শরবত পান করার পর তা তার পেট থেকে বেরিয়ে গেল। তারপর দুধ আনা হলো। তিনি দুধ পান করলেন। কিন্তু ঐ দুধ তাঁর পেট থেকে। বেরিয়ে গেল। (কেননা, ছুরিকাঘাতে তাঁর নাড়ী ভুড়ি কেটে গিয়েছিল।) লোকেরা তখন বুঝতে পারল যে, তাঁর মৃত্যু আসনু। তখন আমরা সবাই তাঁর নিকট গিয়ে হাজির হলাম। অন্যান্য লোকেরাও আসতে শুরু করল। সকলে তাঁর প্রশংসা করতে লাগল। এরি মধ্যে একজন যুবক এসে বলল ঃ হে আমীরুল মুমিনীন ! আপনার জন্য আল্লাহর পক্ষ থেকে সুসংবাদ। কেননা আপনি রসূলুল্লাহ (স)-এর সাহচর্য লাভ করেছেন এবং প্রথম ভাগে ইসলাম গ্রহণের গৌরব অর্জন করেছেন, যা আপনার নিজেরই জানা রয়েছে। তারপর আপনি খলীফা নির্বাচিত হয়েছেন এবং ইনসাফ প্রতিষ্ঠা করেছেন। অবশেষে আপনি শাহাদাতের গৌরবও অর্জন করলেন। উমর (রা) বললেন ঃ আমি চাই, এগুলো যেন আমার জন্য (গুনাহ ও সওয়াবের যোগবিয়োগে) সমান সমান হয়—আমার আযাবও না হয় এবং সওয়াবও না হয়। যুবকটি যখন ফিরে যাচ্ছিল তখন তার লুঙ্গিটা মাটি ঘসে যাচ্ছিল। উমর (রা) বললেন ঃ যুবকটিকে আমার নিকট ফিরিয়ে আন। (তাকে ফিরিয়ে আনা হলে) উমর (রা) বললেন ঃ হে ভাতিজা ! তোমার পরিধেয় কাপড় পায়ের গিরার ওপরে উঠাও। কেননা এতে যেমন তোমার কাপড় অধিক পরিচ্ছনু থাকবে আর তেমনি তোমার রবের কাছেও এটা অধিকতর পসন্দনীয়। (অতপর তিনি স্বীয় পুত্রকে লক্ষ্য করে বললেন ঃ) হে আবদুল্লাহ ইবনে উমর ! আমার ওপর মানুষের কি পরিমাণ ঋণ রয়েছে ? লোকেরা হিসেব করে দেখল, ঋণের পরিমাণ ছিয়াশী হাজার অথবা তার কাছাকাছি। উমর (রা) বললেন ঃ উমর পরিবারের সম্পদ থেকে যদি এ ঋণ আদায় করা সম্ভব হয় তবে সে সম্পদ থেকেই এটা পরিশোধ করবে। নতুবা আদী ইবনে কাবের বংশধরদের কাছ থেকে চেয়ে নেবে। যদি তাদের সম্পদও ঐ ঋণ পরিশোধের জন্য যথেষ্ট না হয় তবে কুরাইশদের নিকট থেকে চেয়ে নেবে। আমার ঋণ পরিশোধের ব্যাপারে এদের নিকট ছাড়া অন্য কারো কাছে হাত বাড়াবে না। (তারপর তিনি বললেন ঃ) উমুল মুমিনীন আয়েশা (রা)-এর নিকট যাও এবং বল যে, উমর আপনার নিকট সালাম পাঠিয়েছে। (সেখানে গিয়ে) আমিরুল মুমিনীন বলো না। কেননা আজ আর আমি মুমিনদের আমীর নই। তাঁকে বলো, খাতাবের পুত্র উমর তার বন্ধুদ্বয় [নবী (স) ও আবু বকর (রা)]-এর পাশে সমাধিস্থ হবার জন্য আপনার নিকট অনুমতি চাচ্ছে। আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রা) (আয়েশার নিকট গিয়ে) সালাম জানিয়ে প্রবেশের অনুমতি চাইলেন। তারপর (অনুমতি পেয়ে) তিনি তার কাছে গেলেন। গিয়ে দেখেন যে, তিনি বসে বসে কাঁদছেন। আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রা) বলেন ঃ খান্তাবের পুত্র উমর আপনার নিকট সালাম পাঠিয়েছেন এবং তার বন্ধুদ্বয়ের পাশে সমাধিস্থ হবার অনুমতি চাচ্ছেন। ক্লারেশা (রা) বললেন ঃ ঐ স্থানটা তো আমি আমার নিজের (সমাধির) জন্যই চেয়েছিলাম। কিন্তু এখন আমি উমর (রা)-কে আমার নিজের উপর অগ্রাধিকার দিলাম। আবদুল্লাহ ইবনে উমর ফিরে এলে বলা হলো, আবদুল্লাহ ইবনে উমর এসেছে। একথা তনে উমর (রা) বললেন, আমাকে উঠাও। তখন এক ব্যক্তি তাঁকে নিজের সাথে হেলান দিয়ে বসালেন। তারপর তিনি আবদুল্লাহকে জিজ্ঞেস করলেন ঃ কি উত্তর

নিয়ে এলে ? আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রা) বললেন ঃ হে আমিরুল মুমিনীন ! যা আপনার কাম্য তা-ই। আয়েশা (রা) অনুমতি দিয়েছেন। উমর (রা) বললেন ঃ আল্লাহর শুকরিয়া ! আমার নিকট এর চাইতে অধিক গুরুত্বপূর্ণ বিষয় আর কিছুই ছিল না। (তারপর বললেনঃ) যখন আমি মারা যাব তখন আমাকে উঠিয়ে সেখানে নিয়ে যাবে। তারপর আয়েশা (রা)-কে সালাম জানিয়ে বলবে ঃ খান্তাবের পুত্র উমর অনুমতি চাচ্ছে। যদি তিনি অনুমতি দেন তবে আমাকে সেখানে সমাধিস্থ করবে। আর যদি তিনি আমাকে ফিরিয়ে দেন তবে মুসলমানদের সাধারণ কবরস্তানে আমাকে নিয়ে যাবে (এবং সেখানে সমাধিস্থ করবে)।

অতপর উন্মূল মুমিনীন হাফসা (রা) ও তাঁর সাথে অন্যান্য মহিশারাও এলেন। তাঁদেরকে দেখে আমরা উঠে গেলাম। তাঁরা উমর (রা)-এর নিকট গেলেন এবং তাঁর কাছে বসে কিছুক্ষণ কাঁদলেন। এ সময় কতিপয় পুরুষ লোক তাঁর নিকট যাবার অনুমতি চাইলে মহিলারা পর্দার অন্তরালে চলে গেলেন। আমরা ভেতর থেকে তাদের কানার আওয়াজ তনতে পাচ্ছিলাম। লোকেরা বলল ঃ হে আমীরুল মুমিনীন ! কিছু অসিয়ত (অন্তিম উপদেশ) করুন। কাউকে খলীফা নির্বাচিত করুন। তিনি বললেন ঃ আমি খিলাফতের ব্যাপারে ঐ লোকগুলোর চাইতে অপর কাউকে অধিকতর যোগ্য মনে করি না যাদের প্রতি রসূলুল্লাহ (স) ওফাতকাল পর্যন্ত সম্ভুষ্ট ছিলেন। এ বলে তিনি আলী, উসমান, যুবাইর, তালহা, সা'দ ও আবদুর রহমান ইবনে আউক্ষের নাম উল্লেখ করলেন। তারপর তিনি বললেন ঃ আবদুল্লাহ ইবনে উমর তোমাদের মাঝে মজলিশে শুরা বা উপদেষ্টা পরিষদের একজন সদস্য হিসেবে উপস্থিত থাকবে। কিন্তু খিলাফতে তার কোন অংশীদারিত্ব থাকবে না। এটা যেন তিনি আবদুল্লাহ ইবনে উমরের সান্ত্বনার জন্য বলেন। যদি খিলাফতের দায়িত্ব সা'দের ওপর ন্যস্ত হয় তবে সে এ কাজের সম্পূর্ণ যোগ্য। নতুবা তোমাদের যে কেউ খলীফা নির্বাচিত হবে, সে যেন খিলাফতের কাজে তার কাছ থেকে সাহায্য নেয়। আমি তাকে অঘোগ্যতা কিংবা অবিশ্বস্ততার কারণে (কুফার গবর্নর পদ থেকে) বরখান্ত করিনি। তিনি আরো বললেন ঃ আমার পরবর্তী যে খলীফা হবে তার প্রতি আমার অসিয়ত, সে যেন প্রথম মুহাজিরদের (যারা বাইআতে রিদওয়ানে উপস্থিত ছিলেন) অধিকারের প্রতি শক্ষ রাখে এবং তাদের মান সম্ভ্রম সংরক্ষণের ব্যবস্থা করে। আমি তাকে অর্থাৎ পরবর্তী খলীফাকে ঐ সমস্ত আনসারদের সাথেও সদাচরণ করার অসিয়ত করছি যারা মুহাজিরদের আগমনের পূর্ব থেকেই মদীনায় বসবাস করে আসছে এবং দীনের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করেছে। (খলীফার উচিত হবে) তিনি যেন তাদের উত্তম ব্যক্তিদের উত্তম কাজকে গ্রহণ করেন এবং তাদের মন্দ ব্যক্তিদের মন্দকে ক্ষমার দৃষ্টিতে দেখেন। আমি আমার পরবর্তী খলীফাকে শহরবাসী মুসলমানদের সাথেও সদাচরণ করার অসিয়ত করছি। কেননা তারাই ইসলামের পৃষ্ঠপোষক, তারাই গনীমাতের মাল অর্জনকারী ও শক্রদের নিধনকারী। তাদের নিকট থেকে রাষ্ট্রীয়ভাবে যেন তথু ঐ পরিমাণ মাল আদায় করা হয় যা তাদের প্রয়োজনের অতিরিক্ত। তাও তাদের সম্ভুষ্টি ও অনুমোদন সাপেকে। আমি পরবর্তী খলীফাকে গ্রামবাসীদের সাথেও সদাচরণের অসিয়ত করছি। কেননা তারাই আরবের আসল জনতা এবং ইসলামের মূল শিকড়। তাদের প্রয়োজনের অতিরিক্ত মাল নিয়ে তা যেন তাদের গরীবজ্বনের মাঝে বিতরণ করা হয়। আমি পরবর্তী খলীফাকে আল্লাহ ও তাঁর রসলের আমানত (অর্থাৎ সংখ্যালঘু সম্প্রদায়) সম্পর্কেও অসিয়ত করছি।

তাদের সাথে কৃত অঙ্গীকার যেন পুরোপুরি পাদন করা হয় এবং তাদের পক্ষাবদম্বন করে যেন যুদ্ধ করা হয় (যদি তারা শক্র কর্তৃক আক্রান্ত হয়। আর তাদের সামর্থের বাইরে কর ইত্যাদি চাপিয়ে) যেন তাদেরকে উৎপীড়ন না করা হয়।

অতপর তিনি যখন ওফাত পেলেন তখন আমরা তাকে নিয়ে রওনা হলাম। আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রা) গিয়ে আয়েশা (রা)-কে সালাম করে বললেন ঃ উমর ইবনে খান্তাব অনুমতি চাচ্ছেন। আয়েশা (রা) বললেন ঃ তাঁকে ভেতরে নিয়ে যাও। তখন তাঁকে ভেতরে নেয়া হলো এবং সেখানে তাঁর বন্ধুছয়ের সাথে সমাধিস্থ করা হলো। তাঁর দাফন সম্পন্ন হলে উপরোক্ত সাহাবাগণ [যারা উমর (রা)-এর দৃষ্টিতে খলীফা হবার যোগ্য ছিলেন] এক জায়াগায় সমবেত হলেন। আবদুর রহমান ইবনে আউফ বললেন ঃ খিলাফতের ব্যাপারটা তোমরা তোমাদের মধ্য থেকে ভধু তিনজনের ওপর ছেড়ে দাও। তখন যোবাইর (রা) বললেনঃ আমি আমার হক আলীকে সোপর্দ করলাম। তালহা (রা) বললেন, আমি আমার অধিকার উসমানকে সমর্পণ করলাম া সা দ (রা) বললেন, আমি আমার হক আবদুর রহমান ইবনে আউফকে প্রদান করলাম। তখন আবদুর রহমান ইবনে আউফ (উসমান ও আলীকে লক্ষ্য করে) বললেন ঃ তোমাদের দু'জনের মধ্যে যে এ খিলাফতের ব্যাপারে অনীহা প্রকাশ করবে তাকেই আমরা এ দায়িত্ব সোপর্দ করব। অতপর আল্লাহ ও ইসলাম হবে তার রক্ষাকবচ। প্রত্যেকের মনে মনে চিন্তা করা উচিত যে, তাদের মধ্যে কোন্ ব্যক্তি খলীফা হবার অধিকতর যোগ্য। এ কথা শুনে উসমান ও আলী উভয়েই নীরব থাকলেন। তখন আবদুর রহমান ইবনে আউফ বললেন ঃ তোমরা কি (খলীফা নির্বাচনের) ব্যাপারটা আমার ওপর ছেড়ে দিন্ছো 🛽 আল্লাহকে সাক্ষী রেখে বলছি, তোমাদের মধ্য থেকে যোগ্যতর ব্যক্তির খলীফা নির্বাচিত হবার ব্যাপারে আমি বিন্দুমাত্র ক্রটি করবো না। তাঁরা উভয়েই বললেন, হাঁ। (ব্যাপারটা আপনাকেই সোপর্দ করা গেল)। তখন আবদুর রহমান ইবনে আউফ তাঁদের একজনের (অর্থাৎ আলীর) হাত ধরে বললেন ঃ রসূলুক্সাহ (স)-এর সাথে তোমার ঘনিষ্ঠতা রয়েছে। ইসলাম গ্রহণের দিক থেকেও তুমি অগ্রণী—যা তোমার নিজেরই জানা রয়েছে। আল্লাহ তোমার হেফাযতকারী। যদি আমি তোমাকে খলীফা নির্বাচিত করি, তবে তুমি অবশ্যই ইনসাফ কায়েম করবে। আর যদি আমি উসমানকে খলীফা নির্বাচিত করি তবে তুমি অবশ্যই তার কথা শুনবে এবং তার আনুগত্য করবে। তারপর তিনি অপরজন (অর্থাৎ উসমানের সাথে) একান্তে মিলিত হন এবং তাঁকেও অনুরূপ বলেন। এভাবে অঙ্গীকার গ্রহণ যখন শেষ হলো তখন তিনি বললেনঃ হে উসমান! হাত উত্তোলন কর। তিনি হাত উত্তোলন করলে সর্বপ্রথম আবদুর রহমান ইবনে আউফ তাঁর বাইআত (আনুগত্য) কবুল করলেন। তারপর আলী (রা) বাইআত করলেন। অতপর সমস্ত মদীনাবাসী একে একে এসে উসমানের প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করতে লাগলেন।

৩৮-অনুচ্ছেদ ঃ আবুল হাসান আলী ইবনে আবু তালিবের (রা) মর্যাদা।

নবী (স) আলী (রা)-কে লক্ষ করে বলেন, তুমি আমার এবং আমি তোমার। উমর (রা) বলেন, নবী (স) ওফাত পর্যন্ত আলী (রা)-এর প্রতি সন্তুষ্ট ছিলেন।

٣٤٢٦- عَنْ سَهُلِ بُنِ سَعْدٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ لاَّعُطِينَ الرَّايَةَ غَدًّا رَجُلاً يَفْتَحُ اللَّهُ عَلَى يَدَيْهِ قَالَ فَبَاتُ النَّاسُ يَدُوكُونَ لَيْلَتَهُمْ اَيَّهُمْ يُعْطَاهَا فَلَمَّا أَصْبَحَ

النَّاسُ غَدَوا عَلَى رَسُولِ الله ﷺ كُلُّهُمْ يَرْجُو اَنْ يُّعْطَاهَا فَقَالَ اَيْنَ عَلَى بُنُّ اَبِي طَالِبٍ فَقَالُوا يَشْتَكِي عَيْنَيْهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ فَأَرْسِلُوا الَّيْهِ فَأَتُونِي بِهِ فَلَمَّا جَاءَ بَصِنَى فِي عَيْنَيْهِ وَدَعَا لَهُ فَبَرَا حَتِّى كَانَ لَّمْ يَكُنْ بِهِ وَجَعَّ فَاعْطَاهُ الرَّايَة فقَالَ عَلَىَّ يَا رَسُولَ الله أُقَاتِلُهُمْ حَتَّى يَكُونُوا مِثْلَنَا فَقَالَ اَنْفُذُ عَلَىُّ رِسُلِكَ حَتَّى تَنْزِلَ بِسَاحَتْهُمْ ثُمَّ آدْعُهُمْ إِلَى ٱلإِسْلاَمِ وَآخَبِرهُمْ بِمَا يَجِبُ عَلَيْهِمْ مِنْ حَقِّ اللّهِ فيه فَوَاللَّهِ لاَنْ يَهْدَىَ اللَّهُ بِكَ رَجُلاً وَاحِدًا خَيْرَ لَّكَ مِنْ أَنْ يَّكُونَ لَكَ حُمْرُ النَّعَمِ ـ ৩৪২৬. সাহল ইবেন সা'দ (রা) থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ (স) (খায়বার যুদ্ধের সময়) বললেন, আগামী কাল আমি এমন এক ব্যক্তির হাতে ঝাভা প্রদান করব, যার হাতে আল্লাহ (খায়বার দুর্গ) জয় করাবেন। রাবী বলেন, লোকেরা সারা রাত ভধু এ চিন্তায় কাটিয়ে দিল যে, তাদের মধ্যে কাকে (আগামী কাল) ঐ ঝান্ডা দেয়া হবে। যখন ভোর হল, লোকেরা রস্পন্নাহ (স)-এর নিকট এসে হাজির হল। তাদের প্রত্যেকেই এ আশা পোষণ করছিল যে, ঝান্ডা তার্কেই প্রদান করা হবে। নবী (স) বললেন, আলী ইবনে আবু তালিব কোথায় ? লোকেরা বলল, হে আল্লাহর রসল ! তার চোখে অসুখ। তিনি বললেন, কাউকে পাঠিয়ে দিয়ে তাকে আমার কাছে নিয়ে এস। তারপর আলী (রা) যখন এলেন, নবী (স) তাঁর চোখ দু'টোতে থু থু লাগিয়ে দিলেন এবং তাঁর জন্য দোয়া করলেন। এতে তিনি সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে গেলেন। যেন কোনরূপ ব্যাথাই তার ছিল না। তারপর নবী (স) তাকেই ঝান্ডা প্রদান করলেন। আলী (রা) বললেন, হে আল্লাহর রসূল। তাদের (অর্থাৎ শক্রদের) বিরুদ্ধে আমি ঐ পর্যন্ত লড়ে যাব যে পর্যন্ত তারা আমাদের মত (মুসলমান) না হবে। নবী (স) বললেন, তুমি তোমার নীতি অনুসরণ করে চলবে। যখন তুমি তাদের সীমান্তে পৌছবে তখন সর্বপ্রথম তাদেরকে ইসলামের প্রতি আহবান জানাবে। তারপর ইসলামের মধ্যে আল্লাহর যে সমস্ত হক বা বিধি-বিধান তাদের ওপর ওয়াজিব সে সম্পর্কে তাদেরকে অবহিত করবে। আল্লাহর কসম ! তোমার (এ আহবান) দ্বারা যদি একটি লোককেও আল্লাহ হেদায়াত দেন তবে তা তোমার জন্য লাল উটের চাইতেও অধিকতর উত্তম।<sup>৪৫</sup>

٣٤٢٧ عَنْ سَلَمَةً قَالَ كَانَ عَلِيٌّ قَدْ تَخَلَّفَ عَنِ النَّبِيِّ عِيَةٍ فِي خَيْبَرَ وَكَانَ بِهِ رَمَدٌ فَقَالَ اَنَا اَتَخَلَّفُ عَنْ رَسُولُ اللهِ عَيْ فَخَرَجَ عَلِيٌّ فَلَحِقَ بِالنَّبِيِّ عِيهِ فَلَمَا كَانَ مَسَاءُ اللَّيْلَةِ النِّبِي فَتَحَهَا اللهُ فِي صَبَاحِهَا قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَي لَاتَعْطِينَ الرَّايَةَ اللهِ عَدُا رَجُلاً (رَجُلُ) يُحبِّهُ اللهُ وَرَسُولُهُ أَنْ قَالَ يُحبُّ اللهُ وَرَسُولُهُ أَنْ قَالَ يُحبُّ الله وَرَسُولُهُ أَنْ قَالَ يُحبُّ الله وَرَسُولُهُ لَلهُ عَلَيْهِ فَاذَا نَحْنُ بِعِلِي وَمَا نَرُجُوهُ فَقَالُوا هَذَا عَلِي قَاعُطَاهُ رَسُولُ الله عَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ فَاذَا نَحْنُ بِعِلِي وَمَا نَرُجُوهُ فَقَالُوا هَذَا عَلِي قَاعُطَاهُ رَسُولُ الله عَنْ اللهُ عَلَيْهِ فَاذَا نَحْنُ بِعَلِي وَمَا نَرُجُوهُ فَقَالُوا هَذَا عَلِي قَاعُطَاهُ رَسُولُ الله

৪৫ লাল উট আরবদের নিকট সর্বাধিক প্রিয়। তাই উপমা হিসেবে এ কথাটি বলা হয়েছে।

৩৪২৭. সালামা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, খায়বার যুদ্ধের সময় আলী (রা) নবী (স)-এর পেছনে থেকে গিয়েছিলেন। তাঁর চোখে অসুখ ছিল। তিনি (মনে মনে) বলেন, আমি আল্লাহর রসূল থেকে পেছনে পড়ে থাকব, (এটা কিছুতেই হতে পারে না।) এ বলে আলী (রা) দ্রুত বেরিয়ে পড়েন এবং নবী (স)-এর সাথে গিয়ে মিলিত হন। যেদিন প্রত্যুমে আল্লাহ বিজয় দান করেন তার পূর্ববর্তী সন্ধ্যায় রসূলুল্লাহ (স) বললেন, আমি আগামী কাল ঝাভা এমন এক ব্যক্তিকে দেব, অথবা বলেছেন, ঝাভা এমন এক ব্যক্তিহাতে নেবে যাকে আল্লাহ ও তাঁর রসূল ভালবাসেন, অথবা বলেছেন, যে আল্লাহ ও তাঁর রসূলকে ভালবাসে। তার হাতে (খায়বার দুর্গ) জয় করাবেন। (ভারবেলা) হঠাৎ আলীর সাথে আমাদের দেখা হয়ে গেল। অথচ আলীর আগমনের ব্যাপারে আমরা মোটেই আলাত্বিত ছিলাম না (কেননা তার চোখে অসুখ ছিল)। লোকেরা বলল, এই তো আলী (রা) (এসে পড়েছেন)। তখন রস্লুল্লাহ (স) ঝাভা তাকেই প্রদান করেন এবং তাঁর হাতেই আল্লাহ খায়বারের বিজয় দান করেন।

٣٤٢٨ عَنْ أَبِيْ حَارِمٍ أَنَّ رَجُلاً جَاءَ إلَى سَهْلِ بَنِ سَعْدٍ فَقَالَ هٰذَا فُلاَنَّ لاَمِيْرِ الْمَدْينَةِ يَدْعُقُ عَلِيًّا عِنْدَ الْمَنْبَرِ قَالَ فَيَقُولُ مَاذَا قَالَ يَقُولُ لَهُ اَبُو تُرَابٍ فَضَحَكَ الْمَدْينَةِ يَدْعُقُ عَلِيًّا عِنْدَ الْمَنْبَرِ قَالَ فَيَقُولُ مَاذَا قَالَ يَقُولُ لَهُ اَبُو مُنَهُ فَاسْتَطْعَمْتُ قَالَ وَاللهِ مَا سَمَّاهُ الاَّ النَّبِيُّ عَنَّ وَمَا كَانَ لَهُ إِسْمٌ اَحَبُّ الَّيْهِ مِنْهُ فَاسْتَطُعَمْتُ الْحَدِيثَ سَهَلاً وَقُلْتُ يَا اَبَا عَبَّاسٍ كَيْفَ ذٰلِكَ قَالَ دَخَلَ عَلَي عَلَى فَاطِمَة تُمَّ خَرَجَ الْحَدِيثَ سَهَلاً وَقُلْتُ يَا اَبَا عَبَّاسٍ كَيْفَ ذٰلِكَ قَالَ دَخَلَ عَلَي عَلَى فَاطِمَة تُمَّ خَرَجَ فَأَضَطَجَعَ فِي الْمَسْجِدِ فَقَالَ النَّبِيِّ عَيْقُ الْمَنْ إِبْنُ عَمِّكِ قَالَتْ فِي الْلَسْجِدِ فَخَرَجَ الْكَافِ اللهِ فَوَجَدَ رِدِاءَهُ قَدْ سَقَطَ عَنْ ظَهْرِهِ وَخَلَصَ التَّرَابُ الله ظَهْرِهِ فَجَعِلَ يَمُسَحُ التَّرَابُ عَنْ ظَهْرِهِ فَيَقُولُ الْجَلِسُ يَا اَبَا تُرَابٍ مَرَّتَيْنِ ـ

৩৪২৮. আবু হাযেম (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা এক ব্যক্তি সাহল ইবনে সা'দের নিকট এসে বলল, অমুক লোকটি অর্থাৎ মদীনার আমীর (মারওয়ান ইবনুল হাকাম) মিম্বরের নিকট দাঁড়িয়ে আলী (রা) সম্পর্কে অবাঞ্চনীয় কথাবার্তা বলছে। সাহল জিজ্ঞেস করলেন, সে কি বলছে। লোকটি বলল, সে আলী (রা)-কে আবু তোরাব (অর্থাৎ মাটির পিতা) বলছে। একথা শুনে সাহল ইবনে সা'দ হেসে দিলেন। এবং বললেন, আল্লাহর কসম! তাঁর এ নাম তো নবী (স) রেখেছেন। আর আলী (রা)-এর অন্যান্য নামের চাইতে এ নামটিই রস্লুল্লাহ (স)-এর নিকট অধিকতর প্রিয় ছিল। অতপর আমি সম্পূর্ণ হাদীসটা সাহল থেকে জানতে চাইলাম। এবং তাকে আমি বললাম, হে আবু আব্বাস! আলীর এ নামকরণ কিভাবে হল। তিনি বললেন, একদিন আলী (রা) ফাতিমার নিকট গিয়ে (কিছুক্ষণ থেকে) আবার বেরিয়ে গেলেন এবং মসজিদে এসে সটান শুয়ে পড়লেন। নবী (স) (ফাতিমাকে এসে) জিজ্ঞেস করলেন, তোমার চাচার ছেলেটি (অর্থাৎ আলী) কোথায়। ফাতিমা বললেন, মসজিদে। নবী (স) তখন তাঁর নিকট গেলেন। গিয়ে দেখেন যে, তার পিঠের ওপর থেকে চাদরখানা পড়ে গেছে। আর সারা পিঠ মাটি লেগে ভর্তি হয়ে আছে। তখন তিনি তার পিঠ থেকে মাটি ঝেড়ে মুছে দিতে দিতে বললেন, হে আবু তোরাব। উঠে বস। একথাটা তিনি দু'বার উচ্চারণ করেন।

٣٤٢٩ عَنْ سَعْدِ بْنِ عُبَيْدَةً قَالَ جَاءً رَجُلُّ الِّي اِبْنِ عُمْرَ فَسَالُهُ عَنْ عُثْمَانَ فَذَكَرَ عَنْ مَحَاسِنِ عَمَلِهِ قَالَ لَعَلَّ ذَاكَ يَسُوُوُكَ قَالَ نَعَمْ قَالَ فَارْغَمَ اللَّهُ بِأَنْفِكَ ثُمَّ سَأَلَهُ عَنْ عَلِي فَذَكَرَ مَحَاسِنَ عَمَلِهِ قَالَ هُوَ ذَاكَ بَيْتُهُ اَوْسَطُ بُيُوْتِ النَّبِي فَيَ ثُمَّ سَأَلَهُ عَنْ عَلَي فَذَكَرَ مَحَاسِنَ عَمَلِهِ قَالَ هُو ذَاكَ بَيْتُهُ اَوْسَطُ بُيُوْتِ النَّبِي فَي ثُمَّ مَالًا لَهُ مَا لَلْهُ بِأَنْفِكَ الْطَلِقِ فَاجْهَدُ عَلَى جَهْدَكَ لَا لَعْلَقِ فَاجْهَدُ عَلَى جَهْدَكَ لَ

৩৪২৯. সা'দ ইবনে উবাইদা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক ব্যক্তি ইবনে উমর (রা)-এর নিকট এসে উসমান সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলেন। তিনি উসমান (রা)-এর সুকীর্তি ও নেক কাজসমূহ উল্লেখ করলেন। তারপর ইবনে উমর বললেন, মনে হয় উসমানের এ আলোচনা তোমার নিকট খুব খারাপ লেগেছে। সে বলল, হাঁ। তিনি বললেন, আল্লাহ তোমাকে অপদস্থ ও অপমানিত করুক। তারপর লোকটি আলী (রা) সম্পর্কে তাঁকে জিজ্ঞেস করল। তিনি আলী (রা)-এর সুকীর্তি ও নেক কাজগুলো উল্লেখ করে বললেন, তিনি এরপ ছিলেন। তার ঘরটি রস্পুল্লাহ (স)-এর ঘরসমূহের মাঝখানে ছিল। তারপর বললেন, মনে হয় এটা তোমার নিকট খুব খারাপ লেগেছে। (লোকটি ছিল উসমান ও আলীর বিরোধী তাই) সে উত্তর দিলঃ হাঁ। ইবনে উমর বললেন, আল্লাহ তোমাকে অপদস্থ ও অপমানিত করুক। যাও, আমার বিরুদ্ধে যা পার কর।

النبي على الربّا الربّا النبي على الربي النبي النبي على الربي الربّا الربي النبي على النبي على النبي على النبي على النبي على النبي النبي الخبر المنبي النبي الخبر المنبي النبي الخبر المنبي ا

শিক্ষা দেব না ? যখন তোমরা নিদার জন্য বিছানায় যাবে তখন চৌত্রিশ বার আল্লাহ্ আকবার তেত্রিশ বার সুবহান আল্লাহ এবং তেত্রিশ বার আলহামদু দিল্লাহ বলবে। এটা তোমাদের জন্য খাদিম অপেক্ষা উত্তম।

٣٤٣١ عَنْ سَعْدٍ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ عَيْدٍ لِعَلِيٍّ آمَا تَرْضَى أَنْ تَكُونَ مِنِّي بِمَنْزِلَةٍ مَا رُضَى أَنْ تَكُونَ مِنِّي بِمَنْزِلَةٍ هَارُوْنَ مِنْ مُوسَلِّي .

৩৪৩১. সা'দ ইবনে আবু ওয়াক্কাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, নবী (স) তবুক যুদ্ধের সময় আলীকে লক্ষ করে বলেছেন, তুমি কি এতে সন্তুষ্ট নও যে, মর্যাদার দিক থেকে মৃসা (আ)-এর নিকট হারুন (আ) যে পর্যায়ে ছিল তুমিও আমার নিকট ঐ পর্যায়ে রয়েছ 2

٣٤٣٢ عَنْ عَلِيِّ قَالَ اقَضُوا كَمَا كُنْتُمُ تَقْضُونَ فَانِّي اَكُرَهُ الْإِخْتَلَافَ حَتَّىٰ يَكُونَ لِلنَّاسِ جَمَاعَة أَقُ اَمُوْتُ كَمَا مَاتَ اَصْحَابِي فَكَانَ أَبْنُ سِيْرِيْنَ يَرَى اَنَّ عَامُةً مَا يُرْوَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى الْكَذِبُ \_

৩৪৩২: আশী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি (ইরাকবাসীদেরকে) বলেন, তোমরা পূর্ব থেকে বেমন ফায়সালা করতে তেমনি ফায়সালা কর। কেননা পারস্পরিক মতভেদকে আমি অপসন্দ করি। ৪৬ (আমি চাই) সবলোক একমত ও এক জামায়াত হয়ে যাক। অথবা আমি মৃত্যুর সাথে আলিঙ্গন করি। যেমনভাবে আমার সাথী বন্ধুরা মৃত্যুর সাথে আলিঙ্গন করেছেন। মুহাম্মদ ইবনে সীরীন মনে করেন, আলী (রা)-এর বরাত দিয়ে (রফেবী সম্প্রদায় কর্তৃক) বর্ণিত অধিকাংশ হাদীস মিথ্যা ও কল্পনাপ্রসূত।

৩৯-অনুত্রেদ ঃ জাক্ষর ইবনে আবু তালেব হাশেমীর (রা) মর্যাদা।

নবী (স) জাকর ইবনে আবু তালেবকে বলতেন, হে জাকর ! স্বভাব ও আকৃতিতে তুমি আমার অনুরূপ।

٣٤٣٣ عَنْ اَبِي هُرَيْرَةَ اَنَّ النَّاسَ كَانُوا يَقُوَلُونَ اَكُثَرَ اَبُقَ هُرَيْرَةَ وَانِّي كُنْتُ الْسَرُ اللَّهِ عِلْمَ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْ الْكُلُ الْخَمْيِرَ وَلاَ اَلْبَسُ الْحَبْيِرَ وَلاَ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ الْكُلُ الْخَمْيِرَ وَلاَ اللَّهِ عَلَيْ الْكُورَ وَالْ كُنْتُ يَحْدُمُنِي فُلاَنْ وَلاَ فُلاَنَةُ وَكُنْتُ الصِقُ بَطْنِي بِالْحَصْبَاءِ مِنْ الْجُوْعِ وَالِنْ كُنْتُ يَحْدُمُنِي فُلاَنْ وَلاَ فُلاَنَةُ وَكُنْتُ الصِقُ بَطْنِي بِالْحَصْبَاءِ مِنْ الْجُوْعِ وَالِنْ كُنْتُ

৪৬. এ হাদীসটির পটভূমি হিসেবে জানা যায় যে, "উম্বে ওলাদ" বাঁদীর ব্যাপারে আলী (রা) ও উমর (রা)-এর অভিমত ছিল এই যে, এ ধরনের বাঁদীর ক্রয়় বিক্রয়় অবৈধ। কিন্তু পরবর্তীকালে আলী (রা) তাঁর মত পরিবর্তন করে এ বাঁদীর ক্রয়় বিক্রয় বৈধ ঘোষণা করলে আবীদা সালমানী নামক এক ব্যক্তি এর বিরোধিতা করে বলেন, আপনার পৃথক মভামতের চাইতে আপনি ও উমর (রা) সম্বিলিতভাবে যে মত প্রদান করেছেন তাকেই আমি অধিক পসন্দ করি। তখন আলী (রা) নমনীয়ভাব প্রকাশ করে বলেন, আমাদের মধ্যে মতবিরোধ সৃষ্টি হোক এটা আমি চাই না। সুতরাং যেভাবে তোমরা এতদিন ফায়্যলালা করতে এখনো সেভাবেই কর।

উল্লেখ্য যে, উল্লেখ্যশাদ ঐ বাঁদীকে বলে যে বাঁদী মনিবের অধীনে থেকে তার ঔরবে সন্তান প্রসব করে।

لَاسْتَقْرِى الرِّجُلُ الْلَيَةَ هِيَ مَعِي كَى يَنْقَلِبَ بِي سَطْعِمَنِي وَكَانَ اَخْيَرَ النَّاسِ الْمِسْكَيْنِ جَعْفَرُ بْنُ اَبِي طَالِبٍ كَانَ يَنْقَلِبُ بِنَا فَيُطْعِمُنَا مَا كَانَ فِي بَيْتِهِ حَتَّى إِنْ كَانَ لَيُخْرِجُ الْيُنَا الْعُكَّةَ التَّبِي لَيْسَ فِيْهَا شَيَءٌ فَنَشُقُّهَا فَتَلْعَقُ مَافَيْهَا ـ

৩৪৩৩. আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ লোকেরা বলে, আবু হুরাইরা (রা) অধিক হাদীস বর্ণনা করে থাকেন। আবু হুরাইরা (রা) বলেন, মৃলত জঠর জ্বালা নিবারণ করার পর আমার বাকি সমস্ত সময়টাই রস্পুল্লাহ (স)-এর সান্নিধ্যে কেটে বেভো কেননা উন্নত মানের রুটি এবং উত্তম কোন পোশাকের আমার প্ররোজন ছিল না। (অর্থাৎ সাধারণ মানের খাদ্য ও পোলাকে আমার চলে যেতো।) আর আমার সেবার জন্য কোন দাসদাসীরও দরকার ছিল না। ক্ষ্মার তাড়নায় আমি অনেক সময় পেটে পাধর বেঁধে রাখতাম। কুরআনের কোন একটি আয়াতের অর্থ আমার জানা থাকা সত্ত্বেও আমি বিভিন্ন ব্যক্তিকে তথু এ উদ্দেশ্যে জিজ্জেস করতাম যাতে সে আমাকে তার বাড়িতে নিয়ে যায় এবং কিছু খেতে দের। জাফর ইবনে আবু তালেব ছিলেন গরীব মিসকীনদের প্রতি সর্বাধিক সহানুভূতিশীল। তাই তাঁকে বলা হত আবুল মাসাকীন বা মিসকীনদের পিতা। তিনি প্রায়ই আমাকে তার সাথে নিয়ে যেতেন এবং তার ঘরে যা কিছু খাবার থাকত তা আমাকে খাইয়ে দিতেন। এমনকি আমার নিকট শূন্য ঘিয়ের পাত্রটি নিয়ে এসে তাতে কিছু থাকতো না বলে তিনি তা ভেঙ্গে ফেলতেন। অতপর তার মধ্যে যা কিছু লেগে থাকতো আমি তা জিহুবা দিয়ে চেটে চেটে খেতাম।

٣٤٣٤ عَنِ الشَّعْبِيُ أَنْ اِبْنَ عُمَرَ كَانَ اِذَا سَلَّمَ عَلَى اِبْنِ جَعْفَرَقَالَ السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا اِبْنَ ذِي الْجَنَاحَيْنِ ـ

৩৪৩৪. শাবী থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, ইবনে উমর (রা) যখন আবদুরাই ইবনে জাফরকে সালাম করতেন তখন এভাবে বলতেন, হে দু'ডানা বিশিষ্ট ব্যক্তির পুত্র<sup>৪৭</sup> আস্সালামু আলাইকুম। জাফর ইবনে আবু তালেবের উপাধি ছিল জানাহাইন বা দু'ডানাধারী।

৪০-অনুন্দের ঃ আকাস ইবনে আবদুল মৃত্তালিবের (রা) মর্বাদা।

٣٤٣٠ عَنْ أَنَسِ أَنَّ عُمْرَ بُنَ الْخَطَّابِ كَانَ اذَا قَحَطُوا اسْتَسْقَى بِالْعَبَّاسِ بَنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبُ فَقَالَ اللَّهُمَّ انَّا كُنَّا نَتَوَسَّلُ الْلَيْكَ بِنَبِيِّنَا ﷺ فَتَسْقَيْنَا وَانَّا نَتَوَسَّلُ الْلَيْكَ بِنَبِيِّنَا ﷺ فَتَسْقَيْنَا وَانَّا نَتُوَسَّلُ اللَّهُ بَعْمٌ نَبِيِّنَا فَاسْقِنَا قَالَ فَيُسْقَوْنَ ـ

৪৭. "দৃ'ডানা বিশিষ্ট ব্যক্তির পুত্র"-এ বাকাটি দারা তিরমিযীর একটি হাদীসের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে। উজ্
হাদীসে বর্ণিত হয়েছে যে, মৃতার যুদ্ধে কাকেরপের তীরের আঘাতে যখন জাকর ইবনে আবু তালেবের হাত দু'টো
দেহ খেকে বিদ্দিল হয়ে য়য় তখন ঐ দৃ'হাতের বদলে তিনি আলাহর পক্ষ খেকে দৃ'টো ডানা লাভ করেন। ঐ
ডানাছরের সাহাযো তিনি আকাশে ফেরেশভানের সাথে উভতে থাকেন।

৩৪৩৫. আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, যখন (অনাবৃষ্টির কারণে) দুর্ভিক্ষ দেখা দিত তখন উমর ইবনে খান্তাব আক্ষাস ইবনে আবদুল মুন্তালিবের উসিলার বৃষ্টির জন্য দোয়া করতেন। তিনি বলতেন, হে আল্লাহ ! আমরা ইতিপূর্বে আমাদের নবীর উসিলার তোমার নিকট বৃষ্টির জন্য দোয়া করতাম এবং তুমি আমাদের ওপর বৃষ্টি বর্ষণ করতে। এখনে আমরা আমাদের নবীর চাচা আক্ষাসের উসিলায় দোয়া করছি। তুমি তার উসিলায় আমাদের ওপর বৃষ্টি বর্ষণ কর। তখন প্রবল বর্ষণ হতো।

# ৪১-অনুচ্ছেদ ঃ রস্পুল্লাহ (স)-এর নিকটাস্বীরদের মর্বাদা।

٣٤٣٦ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ فَاطِمَةَ عَلَيْهَا السَّلَامُ أَرْسَلَتْ الِّي أَبِي بَكْرِ تَسَالُهُ مِيْرَاتُهَا مِنْ النَّبِيِّ عِيْ فَيْمَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُوْلِهِ عِنْ تَطْلُبُ صَدَقَةَ النَّبِيِّ عِنْ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ عَنْ قَالَ لاَ نُوْرَثُ وَفَدَك وَمَا بَقِيَ مِنْ خُمُسِ خَيْبَرَ فَقَالَ أَبُو بِكُرِ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَنْ قَالَ لاَ نُوْرَثُ مَا اللَّهِ لَيْسَ مَا تَرَكُنَا فَهُو صَدَقَةَ أَنْمَا يَأْكُلُ اللَّ مُحَمَّد مِنْ هَذَا الْمَالِ يَعْنِي مَالَ اللَّهِ لَيْسَ لَهُ مَنْ مَنْ اللَّهِ لَيْسَ لَهُ مَنْ مَنْ صَدَقَاتِ النَّبِيِّ عَلَيْهُ لَيْسَ لَهُ لَيْسَ اللَّهِ لَيْسَ وَاللَّهِ لاَ أُغَيْرُ شُيْئًا مِنْ صَدَقَاتِ النَّبِيِّ عَلَى اللَّهِ لَيْسَ اللَّهِ لِيَسَ وَاللَّهِ لاَ أُغَيْرُ شُيْئًا مِنْ صَدَقَاتِ النَّبِيِّ عَلَيْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْ وَاللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْ وَلَا عَلَى اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَعَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

৩৪৩৬. আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, ফাতিমা (রা) নবী (স)-এর রেখে যাওয়া সম্পদ থেকে মীরাস সূত্রে প্রাপ্য অংশ দাবী করে আবু বকর (রা)-এর নিকট লোক পাঠান। অর্থাৎ ঐ সমস্ক সম্পদ থেকে তিনি মীরাস দাবী করেন যা আল্লাহ তাঁর রস্পকে বিনা যুদ্ধে প্রদান করেছেন। এবং ঐ সাদাকার মাল থেকেও তিনি মীরাস দাবী করেন যা মদীনায় নবী (স)-এর নিকট মওজুদ ছিল। আর ফাদাক এলাকা ও খায়বারের পরিত্যক্ত আয়ের এক-পঞ্চমাংশ তিনি দাবী করেন। তখন আবু বকর (রা) বললেন, রস্পুরাহ (স) বলেছেন, আমাদের নবীদের সম্পদ সম্পত্তির কোন উত্তরাধিকারী হয় না। আমরা যা কিছু রেখে যাই তা সাদকা স্বরূপ। মুহাম্মাদ (স)-এর পরিবার পরিজন এ মাল অর্থাৎ আল্লাহ প্রদন্ত মাল থেকে থেতে পারে। কিছু খাওয়া খরচের অতিরিক্ত গ্রহণ করার অধিকার তাদের নেই। আল্লাহর কসম! নবী (স)-এর সাদকার ব্যাপারে নবী (স)-এর যমানায় যে নীতি অনুসৃত হয়েছিল আমি তাতে বিন্দুমাত্র রদবদল করব না। এ ব্যাপারে আমি অবশ্যই রস্পুল্লাহ (স)-এর অনুসৃত নীতিরই বাস্তবায়ন করব। এ কথা শুনে আলী (রা) কালেমা শাহাদাত পড়লেন এবং বললেন, হে আবু বকর! আমরা আপনার মর্যাদা সম্যক অবগত। অতপর তিনি রস্পুল্লাহ (স)-এর সাথে তাদের ঘনিষ্ঠতা ও তাদের অধিকারের কথা উল্লেখ করেন, তখন তিনি আবু বকর (রা) বললেন, ঐ সন্তার কসম! যার হাতে আমার প্রাণ।

আমার নিচ্ছের ঘনিষ্ঠ লোকদের সাথে সদাচরণ করার চেয়ে রস্লুক্সাহ (স)-এর ঘনিষ্ঠ লোকদের সাথে সদাচরণ করাটা আমার নিকট অধিকতর পসন্দ।

٣٤٣٧ عَنْ أَبِي بَكْرٍ قَالَ ارْقُبُوا مُحَمَّدًا عِنْ أَهْلِ بَيْتِهِ -

৩৪৩৭. আবু বকর (রা) থেকে বার্ণত। তিনি বঙ্গেন, মুহাম্মদ (স)-এর সন্তুষ্টি তাঁর পরিবার পরিজনের সাথে ভালবাসার মধ্যেই মনে করবে।

٣٤٣٨ عَنِ الْسُورِ بُنِ مَخْرَمَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ فَاطِمَةُ بَضْعَة مِنِّى فَمَـنُ اللَّهِ ﷺ قَالَ فَاطِمَةُ بَضْعَة مِنِّى فَمَـنُ اَغْضَبَهَا اَغْضَبَنَى ـ

৩৪৩৮. মিসওয়ার ইবনে মাখরামা (রা) থেকে বর্ণিত। রস্লুল্লাহ (স) বলেছেন ঃ ফাতিমা আমার দেহেরই একটি টুকরা। যে তাকে রাগান্তিত করল সে আমাকে রাগান্তিত করল।

٣٤٣٩ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ دَعَا النَّبِيِّ ﷺ فَاطِمَةَ الْبَنَّةُ فِي شَكْرَاهُ الَّذِي قَبِضَ فَيْهُا فَسَارَّهَا فَسَارَّهَا فَصَحِكَتْ قَالَتْ فَسَالْتُهَا عَنْ ذَلِكَ فَيْهَا فَسَارَّهَا بِشَيَءٍ فَبَكَتْ ثُمَّ دَعَاهَا فَسَارَّهَا فَضَحِكَتْ قَالَتْ فَسَالْتُهَا عَنْ ذَلِكَ فَيْهَا فَسَارَّنِي النَّبِيِّ ﷺ فَاخْبَرَنِيْ اَنَّهُ يُقْبَضُ فِيْ وَجَعِهِ الَّذِي تُوفِّى فَيْهٍ فَبَكِيْتُ ثُمَّ سَارَّنِي فَاخْبَرَنِيْ آوَّلُ اَهْلِ بَيْتِهِ اَتُبَعُهُ فَضَحَكْتُ \_

৩৪৩৯. আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ নবী (স) যখন মৃত্যুরোগে আক্রান্ত হন তখন একদিন তাঁর কন্যা ফাতিমাকে ডেকে পাঠান এবং চুপিচুপি তাকে কি যেন বলেন। তখন ফাতিমা কাঁদতে লাগল। তারপর আবার তাকে ডেকে পাঠান এবং চুপিচুপি কি যেন বলেন। তখন সে হেসে দিল।আরেশা (রা) বলেন ঃ আমি এ ব্যাপারে ফাতিমাকে চ্চিচ্ছেস করলে সে বলল ঃ (প্রথমবার) নবী (স) আমাকে চুপিচুপি এ খবরটি দিয়েছিলেন যে, ঐ অসুখেই তিনি ইস্তিকাল করবেন যে অসুখে তিনি ওফাত পেয়েছেন। তখন আমি কেঁদে ফেললাম। তারপর দিতীয়বার তিনি আমাকে চুপিচুপি এ খবরটি দিলেন যে, তাঁর পরিজনদের মধ্যে আমিই সর্বপ্রথম তাঁর পলচাংগামী হব। তখন আমি হেসে দিলাম।

# 8২-অনুচ্ছেদ ঃ যুবাইর ইবনে আওয়ামের (রা) মর্যাদা।

ইবনে আব্বাস (রা) বলেন ঃ যুবাইর ইবনে আওয়াম নবী (স)-এর হাওরারী (অর্থাৎ একনিষ্ঠ সাহায্যকারী) ছিলেন। সাদা পোশাকধারীকে হাওয়ারী বলা হয়।

٣٤٤٠ عَنْ مَرْوَانَ بْنَ الْحَكَمِ قَالَ اَصابَ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ رُعَافَّ شَدَيْكُ سَنَةَ الرَّعَاف حَتَّى حَبِسَهُ عَنِ الْحَجِّ وَاَوْصلى فَدَخَلَ عَلَيْهِ رَجُلُّ مِنْ قُريشٍ قَالَ السَّتَخْلِفُ قَالَ وَقَالُوهُ قَالَ نَعَم قَالَ وَمَنْ فَسنكَتَ فَدَخَلَ عَلَيْهِ رَجُلُّ الْخَرُ اَحْسبُهُ الْحَارِثَ فَقَالَ اِسْتَخْلِف فَقَالَ اِسْتَخْلِف فَقَالَ السَّتَخْلِف فَقَالَ السَّتَخْلِف فَقَالَ السَّتَخْلِف فَقَالَ عَثْمَان وَقَالُوا فَقَالَ نَعَمْ قَالَ وَمَنْ هُوَ فَسَكَتَ

قَالَ فَلَعَلَّهُمْ قَالُوا الزُّبُيْرَ قَالَ نَعَمْ قَالَ اَمَا وَالَّذِي نَفْسِيْ بَيدِهِ اِنَّهُ لَخَيْرُهُمْ مَا عَلَمْتُ وَإِنْ كَانَ لاَ حَبَّهُم الِلْي رَسُوْلِ اللهِ

৩৪৪০. মারওয়ান ইবনে হাকাম (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ যে বছর নাকের পীড়ার রোগ বিস্তার লাভ করে সে বছর (হিজরী একত্রিশ সালে) উসমান (রা)-এর কঠিন নাকের পীড়া দেখা দেয়। এমনকি ঐ বছর তাঁকে হচ্জ থেকে বিরত থাকতে হয় এবং তিনি (আর বাঁচবেন না ভেবে) অসিয়তও (অন্তিমকালীন উপদেশ) করেন। তখন জনৈক কুরাইশ তাঁর নিকট এসে আরজ করল ঃ কাউকে খলীফা নিযুক্ত করুন। তিনি জিজ্ঞেস করলেন ঃ গোকেরা কি একথা বলেছে । গোকটি বলল ঃ হাঁ। তিনি জিজ্ঞেস করলেন ঃ কাকে নিযুক্তির কথা বলেছে । গোকটি তখন চুপ হয়ে গোল। তারপর আরেক ব্যক্তি তাঁর নিকট এল। রাবী মারওয়ান বলেন ঃ আমার মনে পড়ে সে ব্যক্তি ছিল হারেস ইবনে হাকাম। সে বলল ঃ কাউকে খলীফা নিযুক্ত করুন। উসমান (রা) জিজ্ঞেস করলেন ঃ লোকেরা কি খলীফা নিযুক্তির কথা বলছে । হারেস বলল ঃ হাঁ। লোকেরা তাই বলছে। উসমান (রা) বললেন ঃ কে সে যাকে আমি খলীফা নিযুক্ত করতে পারি ! রাবী বলেন ঃ হারেস তখন চুপ করে থাকল। উসমান (রা) বললেন ঃ লোকেরা মনে হয় যুবাইরের কথা বলছে । হারেস বলল ঃ হাঁ। উসমান (রা) বললেন ঃ ঐ সন্তার কসম ! যার হাতে আমার প্রাণ ! আমার জানা মতে যুবাইর তাদের স্বার চেয়ে উত্তম। অবশ্যই যুবাইর রস্কুল্বাহ (স)-এর নিকট স্বার চেয়ে অধিকতর প্রিয় ছিল।

٣٤٤٧ عَنْ هِشِامٍ آخْبَرَنِي آبِي سَمِعْتُ مِرْوَانَ كُنْتُ عِنْدَ عُثْمَانَ آتَاهُ رَجُلُّ فَقَالَ إِسْتَخْلِفَ قَالَ وَاللهِ اِنَّكُ مَ لَتَعْلَمُونَ آنَّهُ إِسْتَخْلِفَ قَالَ وَاللهِ اِنَّكُ مَ لَتَعْلَمُونَ آنَّهُ خَيْرُكُمْ ثَلاَتًا .

৩৪৪১. আবু উসামা হিশাম থেকে বর্ণনা করেছেন। হিশাম বলেন, তাঁর পিতা বলেছেন ও আমি মারওয়ানকে বলতে শুনেছি ঃ আমি একদিন উসমানের নিকট উপস্থিত ছিলাম। একজন লোক তাঁর নিকট এল এবং তাঁকে বলল ঃ কাউকে খলীফা নিযুক্ত করুন। উসমান (রা) জিজ্জেস করলেন ঃ এ ব্যাপারে কি লোকদের মাঝে কিছু বলাবলি হচ্ছে ! লোকটি বলল ঃ হাঁ। তারা যুবাইরের কথা বলছে। তখন উসমান (রা) তিনবার বললেন ঃ আল্লাহর কসম। নিক্রই তোমরা জান যে, যুবাইর তোমাদের মধ্যে সবার চেয়ে উত্তম।

٣٤٤٢ - عَنْ جَابِرِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ إِنَّ لِكُلِّ نَبِيٍّ حَوَارِيٌّ وَارِيٌّ وَارِيٌّ وَارِيٌّ وَارِيٌّ وَارِيٌّ وَارِيٌّ النَّبَيْرُ بَنُ الْعَوَّامِ ـ

৩৪৪২. জাবের (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেনঃ রসূপুল্লাহ (স) বলেছেন, প্রত্যেক নবীর হাওয়ারী (সাহায্যকারী ও অন্তরঙ্গ বন্ধু) থাকে। নিন্চয়ই আমার হাওয়ারী হল যুবাইর। ٣٤٤٣ عَنْ عَبْدِ اللهِ بَنِ الزَّبَيْرِ قَالَ كُنْتُ يَوْمَ الْاَحْزَابِ جَعْلَتُ أَنَا وَعُمَرُ بَنُ ابَيْ سَلَمَةَ فِي النِّسَاءِ فَنَظَرْتُ فَاذَا اَنَا بِالزَّبَيْرِ عَلَى فَرَسِهِ يَخْتَلِفُ اللّي بَنِي الْبَيْرَ عَلَى فَرَسِهِ يَخْتَلِفُ اللّي بَنِي قُرَيْظَةَ مَرَّتَيْنِ اَوْ قَلَاتًا مَا رَجَعْتُ قَلْتُ يَا اَبَتْ رَايَتُكَ تَخْتَلِفُ قَالَ اَوْ هَلَ رَأَيْتَنِي قُرَيْظَةَ فَيَاتَيْنِي يَا بُنِي قُلْتُ بَعْمُ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ قَالَ مَنْ يَاتِ بَنِي قُرَيْظَةَ فَيَاتَيْنِي بَا بُنِي قُلْتُ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْكُ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْكُ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْكُ اللهِ عَلَيْكُ اللّهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْكُ اللهِ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُ اللهِ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُولُ اللهُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْتُلُولُ اللهُ عَلَيْكُولُ اللهُ عَلَيْكُولُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُولُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُولُ اللهُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُولُ اللهُ عَلَيْكُولُ اللهُ عَلَيْكُولُ اللهُ اللهِ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ اللهِ عَلَيْكُولُ اللهُ عَلَيْكُولُ اللهُ اللهُ عَلَيْكُولُ اللهُ اللهِ اللهُ ا

৩৪৪৩. আবদ্ক্লাহ ইবনে যুবাইর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ আহ্যাবের যুদ্ধের সময় আমাকে ও আবু সালামার পুত্র উমরকে মহিলাদের তত্ত্বাবধানের জন্য নিযুক্ত করা হুয়েছিল। সে সময় আমি যুবাইরকে তাঁর ঘোড়ায় চড়ে বনু কুরাইযা গোত্রের দিকে দু'তিনবার যাতায়াত করতে দেখলাম। পরে যখন আমি ফিরে আসলাম তখন বললাম ঃ হে পিতা। আমি আপনাকে যাতায়াত করতে দেখেছিলাম। এর কারণ কি ছিল । তিনি বললেন ঃ হে পুত্র। তুমি কি আমাকে দেখেছিলে। আমি বললাম ঃ হাঁ। তিনি বললেন ঃ রস্কুলুলাহ (স) বলেছিলেন, এমন কে আছে, যে বনু কুরাইযা গোত্রে গিয়ে আমাকে তাদের সংবাদ এনে দিতে পারে। সে জন্যই আমি গিয়েছিলাম। অতপর যখন আমি ফিরে আসলাম তখন রস্কুলুলাহ (স) তাঁর পিতা মাতা উভয়কে একত্রে উল্লেখ করে আমার উদ্দেশ্যে বললেন ঃ আমার পিতা ও আমার মাতা তোমার জন্য কোরবান হোক।

٣٤٤٤ عَنْ عُــرْوَةَ أَنَّ أَصْحَابَ النَّبِيِّ ﷺ قَالُوْا لِلزَّبَيْرِ يَـوْمَ الْيَرْمُــوَكِ الْاَتَشُدُّ فَنَشُدُّ مَعَكَ فَحَمَلَ عَلَيْهِم فَضَرَبُوهُ ضَربَتْيْنِ عَلَى عَاتِقِهِ بَيْنَهُمَا ضَرْبَةُ ضُربَةً ضَربَةً فَكُنْتُ ٱدْخِلُ أَصَابِعِي فَيْ تَلِكَ الْضَرَبَاتِ الْعَبُ وَانَا صَعَيْرٌ ـ

৩৪৪৪. আবু হিশাম [ডরওয়া (রা)] থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ ইয়ারমুকের যুদ্ধকালে নবী (স)-এর সাহাবারা (আমার পিতা) যুবাইরকে বললেন ঃ আপনি কাফেরদের ওপর হামলা চালাচ্ছেন না কেন । তাহলে আমারাও আপনার সাথে একযোগে হামলা চালাতাম। তখন যুবাইর (রা) কাফেরদের ওপর হামলা চালালে কাফেররা তার ক্ষন্ধদেশে দুটি আঘাত করে। এ দুটি আঘাতের মাঝে আরেকটি আঘাতের চিহ্ন ছিল, যে আঘাতটি তিনি বদরের যুদ্ধের সময় পেয়েছিলেন। উরওয়া বলেন ঃ ছোট বেলায় আমি তার ঐ ক্ষত চিহ্নসমূহে আঙুল ঢুকিয়ে খেলা করতাম।

৪৩-অনুচ্ছেদ ঃ তালহা ইবনে উবাইদুল্লাহর (রা) মর্যাদা।

উমর (রা) বলেন ঃ নবী (স) ওফাতকাল পর্যন্ত তালহার প্রতি সন্তুষ্ট ছিলেন।

٣٤٤٥ - عَنْ اَبِيْ عُثْمَانَ قَالَ لَمْ يَبْقَ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فِيْ بَعْضِ تِلْكَ الْاَيَّامِ الَّتِيْ قَاتَلَ قِيْهِنَّ رَسُوْلُ ﷺ غَيْرُ طَلْحَةَ وَسَعْدِ عَنْ حَدَيْثُهُمَا ـ

৩৪৪৫. আবু উসমান (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ যে দিবসন্তলোতে রস্ণুল্লাহ (স) যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন তার কোন এক দিবসে রস্ণুল্লাহর.সাথে তালহা ও সা'দ ছাড়া আর কেউ ছিল না।<sup>৪৮</sup> আবু উসমান এ হাদীসটি তালহা ও সা'দ থেকে জনেছেন।

٣٤٤٦ عَنْ قَيْسِ بْنِ اَبِي حَانِمٍ قَالَ رَايَتُ يَدَ طَلَحَةَ الَّتِي وَقَىٰ بِهَا النَّبِيُّ عَيْقَ قَدْ شَلَّتُ . قَدْ شَلَّتُ . قَدْ شَلَّتُ .

৩৪৪৬. কাইস ইবনে আবু হাষেম (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ আমি তালহা (রা)-এর ঐ হাতখানাকে অবশ দেখেছি, যে হাত দিয়ে তিনি (ওহোদ যুদ্ধে শত্রুর আক্রমণ থেকে) নবী (স)-কে রক্ষা করেছিলেন।

৪৪-অনুচ্ছেদ ঃ সা'দ ইবনে আবু ওরাকাস যুহরী (রা)-এর মর্যাদা। বনী যুহরা গোত্র ছিল নবী (স)-এর মাতৃল বংল।

٣٤٤٧ عَنْ سَعَيْدِ بْنِ الْسَيَّبِ سَمَعْتُ سَعَدًا يَقُولُ جَمَعَ لِي النَّبِيِّ ﷺ اَبُّوَيْهِ يَعْمُ الْبُولِيهِ عَنْ سَعَدًا يَقُولُ جَمَعَ لِي النَّبِيِّ ﷺ اَبُّويْهِ مِنْ النَّبِيِّ عَلَيْهِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ الْبُولِيهِ مِنْ النَّبِيِّ عَلَيْهِ النَّبِي النَّبِيِّ عَلَيْهِ النَّبِي الْمُعْتَى النَّبِي عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ النَّبِي عَلَيْهِ النَّبِي عَلَيْهِ النَّبِي عَلَيْهِ النَّبِي عَلَيْهِ النَّبِي الْمُعَلِي النَّبِي عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ النَّبِي الْمُعَلِّمِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللْمُعَلِي النَّبِي عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ الْمُؤْمِنِيِّ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْه

৩৪৪৭. সাঈদ ইবনে মুসাইয়াব থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ আমি আবু ওয়াক্কাস-এর পুত্র সা'দ (রা)-কে বলতে তনেছি ঃ ওহোদ যুদ্ধের দিন নবী (স) আমার উদ্দেশ্যে তাঁর পিতা ও মাতাকে একত্রে উল্লেখ করেন। অর্থাৎ তোমার জন্য আমার পিতা-মাতা কোরবান হোক।

৩৪৪৮. আবু আমের (রা) সা'দ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ আমি আমার নিজেকে খুব ভালভাবে জানি এবং আমি ইসলামের মধ্যে তৃতীয় ব্যক্তি [অর্থাৎ খাদীজা (রা) ও আবু বকর (রা)-এর পর সর্বপ্রথম আমিই ইসলাম গ্রহণ করেছি।]

٣٤٤٩ عَنْ سَعْدَ بْنِ اَبِيْ وَقَاصٍ قَالَ مَا اَسْلَمَ اَحَد الْأَ فِي الْيَوْمِ الَّذِيُ اَسْلَمْتُ فَيْهِ وَلَقَدْ مَكَثْتُ سَبْعَةَ اَيَّامٍ وَانِّي لَتُلُثُ الْاِسْلاَمِ ـ عَنْ قَيْسِ قَالَ سَمَعْتُ سَعْدًا يَقُولُ : انِّي لَآوَلُ الْعَرَبَ رَمَٰى بِسَهُم فِي سَبِيْلِ اللهِ وَكُنَّا نَغُزُقُ مَعَ النَّبِيُ عَيْقَ وَمَا لَنَا طَعَامُ الاَّ وَرَقُ الشَّجَرِ حَتَّى انِّ اَحَدَنَا لَيَضَّعُ كَمَا يَضَعُ البَعْيُرُ أَوِ الشَّاةُ مَا لَنَا طَعَامُ الاَّ وَرَقُ الشَّجَرِ حَتَّى انِّ اَحَدَنَا لَيَضَّعُ كَمَا يَضَعُ الْبَعْيُرُ أَوِ الشَّاةُ مَا لَكُ خَلِطُ ثُمَّ اَصْبَحَتْ بَنُوْ اَسَدٍ تُعَزِّرُنِي عَلَى الْاِشْلاَمِ لَقَدْ خَبْتُ اذَا وَضَلَّ عَمَلِي

৪৮. এটা ছিল গুহোদ যুদ্ধের ঘটনা।

وَكَانَوْا وَشَوْابِهِ اللَّي عُمْرَ قَالُوا لاَيُحْسِنُ يُصلِّى قَالَ اَبُوْ عَبْدِ اللَّهِ ثُلُثُ الْاِسْلاَم يَقُولُ وَانَا ثَالِثُ ثَلَثَةٍ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ -

৩৪৪৯. সা'দ ইবনে আবু ওয়াক্কাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ আমি যে সময় ইসলাম গ্রহণ করেছি তখন খাদীজা (রা) ও আবু বকর (রা) ছাড়া আমার জানামতে আর কেউ ইসলাম গ্রহণ করেনি এবং ইসলাম গ্রহণের পর সাত দিন পর্যন্ত আমি ইসলাম তৃতীয় ব্যক্তি হিসেবে ছিলাম।

কাইস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ আমি সা'দকে বলতে শুনেছি যে, আবরদের মধ্যে আমিই সর্বপ্রথম ব্যক্তি যে আল্লাহর পথে তীর নিক্ষেপ করেছে এবং আমরা নবী (স)-এর সাথে একযোগে যুদ্ধ করেছি। ৪৯ এমনকি আমাদের নিকট গাছের পাতা ছাড়া অন্য কোন খান্য ছিল না। যার ফলে আমাদের প্রতিটি ব্যক্তি উট বকরীর মলের ন্যায় শব্দুও বড়ি বড়ি আকারে মলত্যাগ করতে থাকে। অতপর বনী আসাদ গোত্র আমাকে ইসলাম সম্পর্কে শিক্ষা দিতে লাগল এমতাবস্থায় যদি তাদের কথা আমি মেনে নেই তবে তো আমাকে অত্যক্ত ক্ষতিগ্রস্ত ও নিরাশ হতে হয় এবং আমার সমস্ত আমল বৃথা যায়। এমনকি তারা এ ব্যাপারে উমর (রা)-এর নিকটও নিন্দা জ্ঞাপন করে এবং বলে যে, সা'দ নামায সঠিকভাবে আদায় করে না। বিত

আবু আবদুল্লাহ ইমাম বুখারী বলেন ؛ انى ثلث الاستلام এর অর্থ হল ؛ সা'দ (রা) বলতে চান যে, আমি নবী (স)-এর সাথে তিনজনের মধ্যে তৃতীয় ব্যক্তি ছিলাম।

৪৫-অনুচ্ছেদ ঃ নবী (সা)-এর শতর-জামাতা সম্পর্কীয় আত্মীয়দের মর্বাদা, বাদের একজন হলেন আবল আস ইবনে বরি'।

.٣٤٥ عَنِ الْمَسُورِ بْنُ مَخْرَمَةَ قَالَ انَّ عَلَيًا خَطَبَ بِنْتَ اَبِي جَهْلٍ فَسَمَعْتُ بِذِلْكَ فَاطَمَةُ فَاتَتُ رَسُولَ اللهِ عَنَى فَقَالَتُ يَزُعُمُ قَوْمُكَ اَنَّكَ لاَ تَغْضَبُ لِبِنَاتِكَ وَهُلَّ فَاطَمَةُ فَاتَتُ رَسُولُ اللهِ عَنَى فَسَمَعْتُهُ حَيْنَ تَشَهَّدَ وَهُلَّ اَللهِ عَنَى فَسَمَعْتُهُ حَيْنَ تَشَهَّدَ مَعْنُ اللهِ عَنَى فَسَمَعْتُهُ حَيْنَ تَشَهَّدَ مَعْنُ اللهِ عَنْ فَسَمَعْتُهُ حَيْنَ تَشَهَّدَ مَعْنُ أَمَا بَعْدُ أَنْكُ وَعَدَلَتْنِي وَصَدَقَنِي وَإِنَّ فَاطِمَةَ فَكُولُ اللهِ اللهِ اللهَ عَلَيْ وَصَدَقَنِي وَإِنَّ فَاطِمَةَ فَكُولُ اللهِ الْعَلَى وَصَدَقَنِي وَإِنَّ فَاطِمَةَ

৪৯. হিজরী প্রথম সালে নবী (স) উবাইদা ইবনে হারেসের নেতৃত্বে ঘাটজন মৃহাজিরের একটি বাহিনী মৃশরিক নেতা আবু সুকিয়ানের মুকাবিলা করার জন্য প্রেরণ করেন। এদের মধ্যে সা'দ ইবনে আবু ওয়াড়াসও ছিলেন। তার হাতে রস্পুলাহ (স) একটি ঝাভা প্রদান করেন। এটাই ছিল মৃসলমানদের প্রথম বৃদ্ধ। এ বৃদ্ধে বিনি সর্বপ্রথম কাফেরদের প্রতি তীর নিক্ষেপ করেন তিনি ছিলেন সা'দ ইবনে আবু ওয়াড়াস।

৫০. উপরোক্ত হাদীসটির উল্লেখ ছারা ইমাম বুখারীর উদ্দেশ্য হলো সা'দ ইবনে আবু ওয়াকাস (রা)-এর মর্বাদা ও গণাবলী প্রকাশ করা। অর্থাৎ ইসলামের আবির্ভাব যুগে জীবনের ঝুঁকি নিয়ে যারা ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন সা'দ ইবনে আবু ওয়াকাস তাদের অন্যতম। আর বনী আসাদ গোত্র সম্পর্কিত যে কথাটি হাদীসে উল্লেখিত হয়েছে তার অর্থ এই যে, পরবর্তীকালে পরিস্থিতির পরিবর্তনে ইসলামের বিভিন্ন আচার অনুষ্ঠান তথা নামায ইত্যাদিতে কিছুটা রদ বদল সূচীত হয়। কিছু সা'দ (রা)-এর সাবেক অর্থাৎ ইসলামের প্রাথমিক যুগের রীতি পছতি অনুসরণ করতে থাকেন। তাই বনী আসাদ গোত্র উমর (রা)-এর নিকট সা'দ (রা)-এর নিম্মা করে এবং বলে যে, সা'দ (রা) নামায় সঠিকভাবে আদায় করে না।

بُضْعَةً (مُضْغَةً) مِنِّي وَانِّي اَكْرَهُ اَنْ يَّسُوعَا وَاللهِ لاَ تَجْتَمِعُ بِنْتُ رَسُّولِ اللهِ عَيْدُ وَبِنْتُ عَدُو اللهِ عَنْدَ رَجُلًّ وَاحِدٍ فَتَرَكَ عَلِي الخَطْبَةَ وَزَادَ مُحَمَّدُ بَنُ عَمْرِو بَينِ مَيْتُ عَدُو اللهِ عَنْ عَنْ مَسُورٍ سَمَعْتُ النَّبِي بَيْ حَلْحَلَةَ عَنِ ابْنِ شَهَابٍ عَنْ عَبْرٍ شَمْسٍ فَاتَنْى عَلَيْهِ فِي مَصَاهَرَتِهِ ابِيَّاهُ فَاحْسَنَ وَدَكَرَ صِهْرًا لَهُ مِنْ بَنِي عَبْدٍ شَمْسٍ فَاتَنْى عَلَيْهِ فِي مُصَاهَرَتِهِ ابِيَّاهُ فَاحْسَنَ قَالَ حَدَّثَنَى فَصَدَقَنِي وَوَعَدَنَى فَوَفَى لَى ۔

৩৪৫০. মিসওয়ার ইবনে মাধরামা (রা) বলেন, একবার আলী (রা) আবু জাহলের কন্যাকে বিয়ে করার জন্য প্রস্তাব পাঠান। এ কথা ফাতিমা (রা)-এর কাছে পৌছলে তিনি রস্পুরাহ (স)-এর নিকট যান এবং বলেন, আপনার কওমের লোকেরা আপনার সম্পর্কে এ ধারণা পোষণ করে যে, আপনি আপনার মেয়েদের স্বার্থ হানির জন্য রাগ করেন না। তাই তো আলী আবু জাহল তনয়াকে বিয়ে করার প্রস্তুতি নিচ্ছে। এ কথা ওনে রস্পুরাহ (স) খুংবা দিতে দাঁড়ালেন। আশ্হাদু (আমি সাক্ষ্য দিতেছি) ইত্যাদি পাঠ করার পর তাঁকে এ কথা বলতে ওনলাম, আমা বা'দ! অতপর আমি আবুল আস ইবনে রবির সাথে আমার এক কন্যা (অর্থাৎ যয়নবের) বিয়ে দিয়েছিলাম। সে আমার সাথে যে কথা বলেছে তাতে সে সত্য প্রমাণিত হয়েছে। এটা নিশ্চিত যে, ফাতিমা আমার দেহেরই একটি টুকরা। তার কোন কষ্ট হোক এটা আমি অপসন্দ করি। আল্লাহর কসম! আল্লাহর রস্লের মেয়ে ও আল্লাহর দুশমনের মেয়ে একজন লোকের স্ত্রীরূপে একত্রে বাস করতে পারে না। একথা ওনে আলী (রা) ঐ বিয়ের প্রস্তাব নাকচ করে দেন।

অপর একটি রেওয়ায়েতে মুহাশাদ ইবনে আমর মিসওয়ার ইবনে মাখরামা থেকে এটুকু অতিরিক্ত বর্ণনা করেছেন যে, মিসওয়ার বলেছেন ঃ আমি রসূলুল্লাহ (স)-কে বনী আবদ শামস গোত্রের তাঁর এক জামাতার কথা উল্লেখ করতে ওনেছি এবং জামাতার দায়িত্ব আদায় সম্পর্কে তিনি তার ভূয়সী প্রশংসা করেন। তিনি বলেন, সে আমাকে যা বলেছে তাকে প্রমাণ করে দেখিয়েছে। এবং সে আমার সাথে যে অঙ্গীকার করেছে তা পালন করেছে।

৪৬-অনুচ্ছেদ ঃ নবী (স)-এর আযাদ করা গোলাম যায়েদ ইবনে হারেসার মর্যাদা।

বারা'আ (রা) নবী (সা) থেকে বর্ণনা করেছেন ঃ [নবী (স) যায়েদকে লক্ষ করে বলেন,] তুমি আমাদের ভাই ও আমাদের বন্ধ।

٣٤٥١ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمْرَ قَالَ بَعَثَ النَّبِيِّ ﴿ بَعْثَا وَاُمَّرَ عَلَيْهِمُ أُسَامَةُ بْنَ وَيُد فَطَعَنَ بَعْضُ النَّاسِ فِي امَارَتِهِ فَقَالَ النَّبِيِّ ﴿ يَهَ أَنْ تَطْعَنُوا فِي امَارَتِهِ فَقَدُ كُنْتُمُ تَطْعَنُونَ فِي امَارَةِ اَبِيهِ مِنْ قَبْلُ وَاَيْمُ اللهِ اِنْ كَانَ لَخَلَيْقًا لِلْإَمَارَةِ وَابِنَ كَانَ لَحَلَيْقًا لِلْإَمَارَةِ وَابِنَ كَانَ لَحَلَيْقًا لِلْإَمَارَةِ وَابِنَ كَانَ لَمَنْ اَحَبُ اللهِ اللهِ اللهِ الْكَانَ لَحَلَيْقًا لِلْإَمَارَةِ وَابِنَ كَانَ لَمَنْ اَحَبُ النَّاسِ الِي بَعْدَهُ -

৫১. বদর যুদ্ধে আবুদ আস যখন মুসলমানদের হাতে বনী হয় তখন তাকে এ শর্তে মুক্তি দেয়া হয় য়ে, দে যয়নবকে রসুলুতাহ (স)-এর নিকট পাঠিয়ে দেবে, মুক্তিলাভের পর সে ঐ শর্ত ঠিক ঠিক প্রণ করেছিল। হাদীসে সেদিকে ইন্সিত করা হয়েছে।

৩৪৫১. আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী (স) এক বৃদ্ধাভিযানে উসামা ইবনে বারেদকে সেনাদলের সেনাপতি মনোনীত করলেন। তবন কিছু লোক উসামার নেতৃত্ব সম্পর্কে বিরূপ মন্তব্য করতে লাগল। এ কথা জ্ঞানতে পেরে নবী (স) বললেন, তোমরা যদি উসামার নেতৃত্ব সম্পর্কে বিরূপ সমালোচনা কর তবে তা তোমাদের পক্ষে অস্বাভাবিক কিছু নর। কারণ ইতিপূর্বে তোমরা ভার পিতার নেতৃত্ব সম্পর্কেও বিরূপ সমালোচনা করেছিলে। আল্লাহর কসম। সে (বারেদে) নিক্রই নেতৃত্বের বোগ্য ছিল এবং সে আমার সর্বাধিক প্রিয় লোকদের অন্তর্জ্ব ছিল। আর তার পরে তার পুত্র (উসামা) আমার সর্বাধিক প্রিয়।

٣٤٥٢ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتَ دَخَلَ عَلَى قَائِفٌ وَالنَّبِيِّ ﷺ شَاهِدٌ وَاُسَامَةُ بَنُ زَيْدٍ وَرَيْدٍ وَرَيْدٍ وَرَيْدٍ مَنْ بَعْضٍ قَالَ وَرَيْدٍ وَرَيْدُ مَنْ مَضْطَجُعَانِ فَقَالَ انِّ هَذِهِ الْاقدَامَ بَعْضُهَا مِنْ بَعْضٍ قَالَ فَسُرَّ بَذْلِكَ النَّبِيُّ ﷺ وَأَعْجَبَهُ فَاخْبَرَ بِهِ عَائِشَةً ـ

৩৪৫২. আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা নবী (স)-এর উপস্থিতিতে একজন চেহারা বিশেষজ্ঞ আমার নিকট আসল। ঐ সময় উসামা ইবনে যায়েদ এবং যায়েদ ইবনে হারেসা (পা খোলা রেখে চাদর মুড়ি দিয়ে) শুয়েছিল। লোকটি মন্তব্য করল, এই পাশুলো একে অন্যের থেকে (অর্থাৎ এরা পিতাপুত্র)। এ কথা শুনে নবী (স) উৎফুল্ল হন এবং এ মন্তব্যটি তাঁর মনঃপুত হয়েছিল। ইব অতপর তিনি এ মন্তব্যটি সম্পর্কে আয়েশা (রা)-কে অবহিত করেন।

#### 8 १ - अनुत्र्यम ३ উসামা ইবনে যায়েদের মর্বাদা।

٣٤٥٣ عَنْ عَائِشَةَ اَنَّ قُرَيْشًا اَهَمَّهُم شَانُ الْلَخْزُوْمِيَّةٍ فَقَالُوْا مَنْ يَجْتَرِي عَلَيْهِ الاَّ اُسَامَةَ بْنُ زَيْدِ حَبُّ رَسُوْل اللهِ ﷺ ۔

৩৪৫৩. আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। বনী মাখযুমের একজন ব্রীলোকের চুরির ঘটনা কুরাইশদেরকে ভীষণ ভাবিয়ে তুলল। তারা বলতে লাগল, রস্লুলাহ (স)-এর প্রিয়পাত্র উসামা ইবনে যায়েদ ছাড়া কারো এমন সাহস নেই যে ব্রীলোকটির ব্যাপারে ভার নিকট সুপারিশ করতে পারে। (বিস্তারিত ঘটনা পরবর্তী হাদীসে বর্ণিত হয়েছে।)

٣٤٥٤ عَنْ غَائِشَةَ أَنْ إَمْرَاَةً مَنْ بَنِيْ مَخْزُوهم سَرَقَتْ فَقَالُوا مَنْ يَكَلِّمُ فَيْهَا النّبِي عِيْفَ فَقَالُوا مَنْ يَكَلِّمُ فَيْهَا النّبِي عِيْفَ فَلَمْ يَجْزِي احَدٌ أَنْ يُكَلِّمَهُ فَكَلِّمَهُ أَسَامَةُ بُنُ زَيْدٍ فَقَالَ انَّ بَنِي اسْرَائِيلَ كَانَ اذِا سَرَقَ فَقِلُمْ الشّرِيفُ تَرَكُوهُ وَاذِا سَرَقَ (فَيْهِمْ) الضّعْيِفُ قَطَعُ وَهُ لَوْ كَانَ اذِا سَرَقَ فَاطمَةُ لَقَطَعْتُ بَدَها .

৫২. কাহেলী যুগে উসামার বংশ অর্থাৎ জন্মসূত্র সম্পর্কে কেউ কেউ বিরূপ মন্তব্য করতো। কেননা উসামা কালো ছিল আর তার পিতা যায়েদ ছিল সুন্দর। তাই চেহারা বিশেষজ্ঞ (Physiognomist) লোকটির মন্তব্য তনে নবী (স) এ জন্য উৎমুদ্ধ হন যে, এর ধারা সমালোচকদের ভ্রান্ত ধারণা দূর হবে।

৩৪৫৪. আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। বনী মাখ্যুমের একজ্বন দ্রীলোক চুরি করলে লোকেরা বলতে লাগল, এমন ব্যক্তি কে আছে যে ঐ দ্রীলোকটির পক্ষে নবী (স)-এর সাথে কথা বলতে কেউ সাহস পেল না। অবশেষে উসামা ইবনে যায়েদ নবী (স)-এর সাথে আলাপ করলে তিনি বলেন, বনী ইসরাইলের অবস্থা এরপ ছিল যে, তাদের কোন স্ক্রান্ত ব্যক্তি যদি চুরি করতো তারা তাকে ছেড়েদিত। আর তাদের কোন দুর্বল লোক যদি চুরি করতো তবে তারা তার হাত কেটে দিত। জেনে রেখ, চুরির অপরাধে অপরাধিনী যদি (নবী কন্যা) ফাতিমাও হত তবুও আমি তার হাত কেটে দিতাম।

٣٤٥٦ عَنْ اَسامَةَ بَنِ زَيْد حَدَّثَ عَنِ النَّبِيُّ ﷺ اَنَّهُ كَانَ يَأْخُذُهُ وَالْحَسَنَ فَيَقُولُ اللَّهُمَّ اَحَبُّهُمَا فَانِّي اُحبُّهُمَا وَقَالَ نُعَيْمُ عَنِ ابْنِ الْبُارَكِ اَخْبَرَنَى مَوْلَى لِاسَامَةَ بَنِ زَيْد اَنَّ الْحَجَّاجَ بَنَ اَيْمَنِ بَنِ أُمُّ اَيْمَنَ وَكَانَ الزَّهْرِيُ اَخْبَرَنِي مَوْلَى لِاسَامَةَ لاُمِّهُ وَهُوَّ رَجُلَّ مِنَ الْاَنْصَارِ فَرَاهُ ابْنُ عُمْرَ لَمْ يُتِمَّ الْمُعْدَى بَنُ أُمْ اَيْمَنَ اَخَا السَامَةَ لاُمِّهُ وَهُوَّ رَجُلَّ مِنَ الْاَنْصَارِ فَرَاهُ ابْنُ عُمْرَ لَمْ يُتِمَّ لَيْمَانُ بُنُ عَبْدِ اللّهِ وَحَدَّثَنِي سَلَيْمَانُ بُنُ عَبْدِ اللّهِ مَرَعُنَ الْوَلَيْدُ حَدَّثَنَى سَلَيْمَانُ بُنُ عَبْدِ اللّهِ مَنْ اللّهُ بَنِ عَمْرَ اللّهِ وَحَدَّثَنِي سَلَيْمَانُ بُنُ عَبْدِ اللّهِ بَنِ عَمْرَ الْ وَحَدَّثَنِي سَلَيْمَانُ بُنُ عَبْدِ اللّهِ بَنِ عَمْرَ الْا يُحْرَى حَدَّثَنِي حَرْمَلَةَ مَوْلَى السَامَةَ لَكُمْ وَهُو رَجُلًا الْوَلِيلُ مَنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ بَنِ عَمْرَ اللّهُ بَنِ عَمْرَ الْدَجَّاجُ بُنُ اَيْمَنَ فَلَمْ يُتِمْ رَكُوعَهُ وَلاَ سَجُولُاهُ فَقَالَ اعِدْ فَلَمَا وَلَى قَالَ لِي إِنْ عُمْرَ مَنْ هَذَا وَلَيْ اللّهِ عَبْد اللّه بَنْ عَمْرَ الْ رَعْلَ الْحَجَّاجُ بُنُ الْمُنَا الْحَجَّاجُ بَنُ الْمَالَةُ الْمَامَةُ لَكُمْ وَلَى اللّهُ اللّهِ عَلَى اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّه اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ الله

حُبُّهُ وَمَا وَلَدَتْهُ أُمِّ آيُمَنَ قَالَ وَحَدَّثَنِي بَعْضُ آصَحَابِي عَنْ سَلَيْمَانَ وَكَانَتْ حَاصَنَةُ النَّبِيُ عَنْ سَلَيْمَانَ وَكَانَتْ حَاصِنَةُ النِّبِيُ

৩৪৫৬. উসামা ইবনে যায়েদ (রা) খেকে বার্ণত। তিনি নবী (স) থেকে বর্ণনা করেছেন। নবী (স) তাকে ও হাসানকে এক সাথে কোলে নিয়ে বলতেন, হে আল্লাহ! তুমি এদেরকে ভালবাস। কারণ আমি এদেরকে ভালবাস।

উসামা ইবনে যায়েদের মুক্তি প্রাপ্ত গোলাম হারমালা থেকে বর্ণিত। হাজ্জাজ ইবনে আইমান ইবনে উন্মে আইমান ছিলেন উসামার বৈপিত্রেয় ভাই ও একজন আনসার। একদিন ইবনে উমর তাকে দেখলেন যে, তিনি নামাযের মধ্যে রুক্' সিজদা পুরোপুরিভাবে আদায় ক্রছেন না। তখন ইবনে উমর বললেন, তুমি পুনরায় নামায পড়।

(অপর একটি বর্ণনায়) আবু আবদুল্লাহ ইমাম বুখারী বলেন .......... উসামা ইবনে যায়েদের মুক্তি প্রাপ্ত গোলাম হারমালা থেকে বর্ণিত। একদা তিনি আবদুল্লাহ ইবনে উমরের সাথে মসজিদে বসা ছিলেন। এমন সময় হাজ্জাজ ইবনে আইমান এসে মসজিদে প্রবেশ করলেন এবং নামায় পড়লেন। কিন্তু রুকৃ' সিজদাহ পুরোপুরিভাবে আদায় করলেন না। তখন ইবনে উমর বললেন, তুমি পুনরায় নামাযা পড়। অতপর হাজ্জাজ চলে গেলে ইবনে উমর আমাকে জিজ্জেস করলেন, এ লোকটি কে ? আমি বললাম, হাজ্জাজ ইবনে আইমান ইবনে উদ্ধে আইমান। তখন ইবনে উমর বললেন, যদি রস্লুল্লাহ (স) একে দেখেতেন তবে নিক্রাই তাকে ভালবাসতেন। অতপর তিনি উদ্ধে আইমানের সন্তানদের প্রতি রস্পুল্লাহ (স)-এর অগাধ ভালবাসার কথা উল্লেখ করেন।

আবু আবদুল্লাহ ইমাম বুখারী বলেন, আমার কোন কোন বন্ধু এ হাদীসের মধ্যে একথাটিও সংযোজন করেছেন যে, "উন্মে আইমান নবী সাল্লাল্লান্থ আলাইহি ওয়া সাল্লামকে কোলে নিয়েছিলেন।"

## ৪৮-অনুচ্ছেদ : আবদুল্লাহ ইবনে উমর ইবনে খান্তাবের মর্যাদা।

৩৪৫৭. ইবনে উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বঙ্গেন, নবী (স)-এর জীবদ্দশায় যখন কোন ব্যক্তি কিছু স্বপ্ন দেখতো তখন তা নবী (স)-এর নিকট এসে বর্ণনা করতো। আমার মনে সবসময় এ আকাংখা জাগতো যে, আমি যেন কিছু স্বপ্নে দেখি—যা আমি নবী (স)-এর নিকট বর্ণনা করতে পারি। আমি ছিলাম একজন যুবক। আমার কোন ঘরসংসার ছিল না। নবী (স)-এর যমানায় আমি মসজিদেই ঘুমাতাম। একদা আমি স্বপ্লে দেখলাম, বেন দু'জন ফেরেশতা আমাকে ধরে দোযখের নিকট নিয়ে গেল। দোযখটি ছিল পেঁচানো ও ভাঁজ করা কৃপের ন্যায় এবং কৃপের ন্যায় তার দুটো উচু পাড় রয়েছে। তারপর দোযখের মধ্যে এমন কিছু লোককে দেখলাম যাদেরকে আমি চিনি। তখন আমি বলতে नागनाय اعُوذُ بِاللّه مِنَ النَّارِ اَعُوذُ بِاللّه مِنَ النَّارِ اَعُودُ بِاللّه مِنَ النَّارِ अर्था जांगनाय (शरक আল্লাহর আশ্রয় প্রার্থনা কর্রছি। আমি দোযুর্খ থেকে আল্লাহর আশ্রয় প্রার্থনা করছি। এমন সময় অপর একজন ফেরেশতা পর্বোক্ত ফেরেশতান্ধয়ের সাথে এসে মিলিত হলেন। তিনি আমাকে বললেন, তুমি বিচলিত<sup>ু</sup> হয়ো না। অতপর এ স্বপ্লের কথা আমি আমার বোন উত্মুদ মুমিনীন হাফসা (রা)-এর নিকট ব্যক্ত করপাম। হাফসা (রা) তা নবী (স)-এর निकंট वर्गना कर्रामन। उर्थन नवी (अ) वनामन, जावपुद्वाद चूर्व जीन माक। यपि अ তাহাজ্জ্বদ নামায় পড়তো তবে আরো ভাল হতো। এ হাদীসের একজন বর্ণনাকারী সালেম বলেন, এরপর থেকে আবদুল্লাহ ইবনে উমর রাতের বেলা খব কম সময় ঘুমাতেন।

٣٤٥٨ - عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنْ أُخْتِهِ حَفْصةَ أَنَّ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ لَهَا اِنَّ عَبْدَ اللَّهِ رَجُلٌ مِنَالِحٌ ـ

৩৪৫৮. ইবনে উমর (রা) তাঁর বোন উদ্মুল মুমিনীন হাফসা (রা) থেকে বর্ণনা করেছেন। নবী (স) একদিন হাফসা (রা)-কে বলেন, তোমার ভাই আবদুল্লাহ ইবনে উমর নিশ্চয়ই একজন সংলোক।

## ৪৯-অনুচ্ছেদ : হ্যাইকা (রা) ও আত্মার (রা)-এর মর্যাদা।

٣٤٥٩ - عَـنُ عَلَقَمَةً قَالَ قَدَمْتُ الشَّامَ فَصَلَّيْتُ رَكَعَتَيْنِ ثُمَّ قُلْتُ اللَّهُمَّ يَسِرْ لِي جَلَيْسًا صَالِحًا فَاتَيْتُ قَوْمًا فَجَلَسْتُ اليَهِمْ فَاذَ شَيْخٌ قَدْ جَاءَ حَتَّى جَلَسَ الى جَنْبِي قُلْتُ مَـنُ هَذَا قَالُوا اَبُو الدَّرَدَاءِ فَقُلْتُ انِّي دَعُوْتُ اللَّهُ اَنْ يُيسِر لِي جَلِيسًا صَالِحًا فَيسِرْكَ لِي قَالَ ممَّن اَنْتَ قُلْتُ مَنْ اَهْلِ الْكُوْفَةِ قَالَ اوَلَيسَ عِنْدَكُمُ صَالِحًا فَيسِرْكَ لِي قَالَ ممَّن اَنْتَ قُلْتُ مَنْ اَهْلِ الْكُوْفَةِ قَالَ اوَلَيسَ عِنْدَكُمُ اللهُ مِنَ اللهُ مِنَ الْمَيْعُمُ اللهُ مِنَ اللهُ مِنَ اللهُ مِنَ اللهُ مِنَ اللهُ مِنَ اللهُ عَلَى السَانِ نَبِيهِ عَلَى الْكَيْفَ يَقُرَأُ عَبْدُ الله وَاللّيلِ اذَا يَغُشَى فَقَرَأَتُ عَلَيْكِ النّيكِ إِللّهُ وَاللّيلِ اذَا يَغُشَى وَالنّها رَسُولُ وَالنّيلِ اذَا يَغُشَى وَالنّها رَسُولُ وَاللّهِ اللّهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ ال

৩৪৫৯. আলকামা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ একদা আমি সিরিয়া গেলাম এবং সেখানকার মসন্ধিদে দু'রাকাত নামায পড়লাম। অতপর আমি এ বলে দোয়া করলামঃ হে আল্লাহ ! তুমি আমাকে একজন উত্তম সাথী জুটিয়ে দাও। তারপর আমি মসজিদে উপস্থিত একদল লোকের নিকট গিয়ে তাদের সাথে বসে পর্ডলাম। তখন হঠাৎ একজন বয়োবদ্ধ ব্যক্তি এলেন এবং আমার পাশ ঘেঁসে বসে পড়লেন। আমি লোকদেরকে জিজ্ঞেস করলামঃ ইনি কে ? লোকেরা বলল ঃ ইনি আবু দারদা (রা)। আমি তখন বললাম ঃ আল্লাহর নিকট আমি দোয়া করেছিলাম যে, তিনি যেন আমাকে একজন উত্তম সাধী জুটিয়ে দেন। তাই আপ্তাহ আপনাকে আমার কাছে পাঠিয়েছেন। আবু দারদা (রা) আমাকে জিজ্ঞেস করলেন ঃ তুমি কোথাকার লোক ? আমি বললাম ঃ আমি কুফার অধিবাসী। তিনি বললেন ঃ রস্পুদ্রাহ (স)-এর জুতা, বাদিশ ও অযুর পাত্র বহনকারী নিত্য সহচর ইবনে উম্মে আবদ (অর্থাৎ আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ) কি তোমাদের কাছে নেই ? যে ব্যক্তিকে আল্লাহ—তার নবীর ভাষায় শয়তানের আক্রমণ থেকে আশ্রয় দিয়েছেন, সে ব্যক্তি (অর্থাৎ আশ্বার) কি তোমাদের মাঝে নেই ? যে ব্যক্তি (ইসলাম ও মুসলিম জাতি সম্পর্কিত) নবী (স)-এর গোপন যিনি ছাড়া ঐ গোপন তথ্যাদি সম্পর্কে আর কেউ-ই অবগত নন্ সে ব্যক্তিটি (অর্থাৎ হুযাইফা) কি তোমাদের মাঝে নেই ? তারপর তিনি বললেন ঃ বলতো আবদুল্লাহ (ইবনে মাসউদ) ...... وَالبِيل اذَا يَعْشَى স্রাটি কিভাবে পড়তেন ؛ তখন আমি তাকে পড়ে শুনালাম وَالنَّيل اذَا يَعْشَى وَالنَّهَار اذَا تُجَلَّى وَالذَّكَرَ وَالأَنثَى जिनि বললেন ঃ আল্লাহর কসম ! রস্পুল্লাহ (স) আমাকে সুরাটি মুখে মুখে (এভাবেই) শিক্ষা দিয়েছেন।

٣٤٦٠ عَنْ ابْرَاهِيْمَ قَالَ ذَهَبَ عَلْقَمَةُ الِى الشّامِ فَلَمّا دَخَلَ الْسَجِدَ قَالَ اللَّهُمّ يَسِرِ لِيْ جَلِيْسًا صَالِحًا فَجَلَسَ اللَّي ابِيْ الدَّرْدَاءِ فَقَالَ ابُوْ الدَّرْدَاءِ مِمَّنِ انْتَ قَالَ مَنْ اَهْلِ الْكُوْفَةِ قَالَ الَيْسَ فَيْكُمْ اَوْ مِنْكُمْ صَاحِبُ السّرِ الَّذِي لاَ يَعْلَمَ غَيْرُهُ يَعْنِي حُذَيْفَةَ قَالَ اللّهُ عَلَى غَيْرُهُ يَعْنِي عَمَّارًا قُلْتُ بَلَى قَالَ اللّهُ عَلَى السّرِ اللّهِ عَلَى السّرِ الله عَلَى السّرِ الله عَلَى السّرِ الله عَلَى السّرَادِ عَنْ الشّيطَانِ يَعْنِي عَمَّارًا قُلْتُ بَلَى قَالَ النّسِ فَيْكُمْ اوْ مِنْكُمُ اللّهِ عَلَى السّرَادِ قَالَ بَلَى قَالَ كَيْفَ كَانَ عَبْدُ اللّهِ يَقْرَأُ وَاللّيلِ مَنْكُمْ صَاحِبُ السّوَاكِ اَوْ السِّرَادِ قَالَ بَلَى قَالَ كَيْفَ كَانَ عَبْدُ اللّهِ يَقْرَأُ وَاللّيلِ الْ يَغْشَى وَالنّهَارِ اذَا تَجَلّى قُلْتُ وَالدَّكْرِ وَالْائْتُى قَالَ مَا زَالَ بِي هُولًا وَاللّيلِ كَانَ عَبْدُ اللّهِ عَلَى الله عَلَى الله عَنْ الله عَلَى الله

৩৪৬০. ইবরাহীম নখরী থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আলকামা একদা সিরিয়া যান। তিনি যখন সেখানকার মসজিদে প্রবেশ করেন, তখন এ বলে দোয়া করলেন ঃ "হে আল্লাহ ! তুমি আমার জন্য একজন সং সঙ্গী জুটিয়ে দাও।" অতপর তিনি আবু দারদা (রা)-এর পাশে গিয়ে বসলেন। আবু দারদা (রা) বললেন ঃ তোমার পরিচয় কি ? তিনি বললেন ঃ একজন কুফাবসী। আবু দারদা (রা) বললেন ঃ আল্লাহ–তার নবীর ভাষায় যে ব্যক্তিকে শর্মতানের আক্রমণ থেকে নিজ আশ্রয়ে নিয়েছেন সে ব্যক্তি অর্থাৎ আশ্বার কি তোমাদের

মাঝে নেই । আলকামা (রা) বলেন, আমি বললাম, হাঁ। নিক্য়ই আছেন। আবু দারদা (রা) বললেন ঃ (ইসলাম ও মুসলিম জাতি সম্পর্কে) গোপন তথ্যাদি যে ব্যক্তি ছাড়া আর কেউ-ই জানে না সে গোপন তথ্যাভিজ্ঞ ব্যক্তি অর্থাৎ হ্যাইফা কি তোমাদের মাঝে নেই । আলকামা বলেন, আমি বললাম ঃ হাঁ। নিক্য়ই আছেন। আবু দারদা (রা) বললেন ঃ নবী (স)-এর মিসওয়াক অথবা সামান বহনকারী অর্থাৎ আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ কি তোমাদের মাঝে নেই । আলকামা বললেন ঃ হাঁ, নিক্য়ই আছেন। তিনি বললেন ঃ বলতো আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ কি তোমাদের মাঝে নেই । আলকামা বললেন ঃ হাঁ, নিক্য়ই আছেন। তিনি বললেন ঃ বলতো আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ আবু ভানি তুলি কভাবে পাঠ করতেন । (আলকামা বলেন,) আমি বললাম ঃ وَالْدَا يَعْشَلُ وَالنَّهُارِ اذَا تَجَلَّ وَالاَنْتَى পড়ার পর তিনি পড়তেন وَالدَّكَا وَالاَنْكَا وَالْلاَلْكَا وَالْلاَكَا وَالْلاَلْكَا وَالْلاَلْكَا وَالْلَّالِيَا وَالْلاَنْكَا وَالْلَّالِيَّا وَالْلاَلْكَا وَالْلاَلْكَا وَالْلاَلْكَا وَالْلاَلْكَا وَالْلاَكَا وَالْلاَلْكَا وَالْلَالْكَا وَالْلَالْكَا وَالْلاَلْكَا وَالْلاَلْكَا وَالْلاَلْكَا وَالْلاَلْكَا وَالْكَا وَالْلْلَالْكَا وَالْلَالْكَا وَالْلَالْلَا

### ৫০-অনুচ্ছেদ ঃ আবু উবাইদা ইবনে জাররাহ (রা)-এর মর্যাদা।

৩৪৬১ আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ (স) বলেছেন, প্রত্যেক উন্মতেরই একজন অতি বিশ্বস্ত ব্যক্তি থাকে। আর হে আমার উন্মত ! আমাদের সেই অতি বিশ্বস্ত ব্যক্তিটি হচ্ছে আবু উবাইদা ইবনে জাররাহ।

৩৪৬২. হুযাইফা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী (স) নাজরানবাসীদের লক্ষ করে বলেন ঃ আমি তোমাদের সেখানে এমন এক ব্যক্তিকে হাকিম নিযুক্ত করে পাঠাব যে হবে অতি বিশ্বস্ত। একথা শুনে সাহাবারা আগ্রহন্তরে তাকান। তারপর দেখেন যে, নবী (স) আবু উবাইদাকে হাকিম নিযুক্ত করে পাঠালেন।

### ৫১-অনুচ্ছেদ ঃ হাসান ও হুসাইন (রা)-এর মর্যাদা।

আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (স) হাসান (রা)-এর সাথে আলিঙ্গন করেন।

৫৩. প্রথমে والذكر والانثى নাযিল হয়। পরে والذكر والانثى এর মাঝে عنظ الذكر والانثى নাযিল হয়। অর্ধাৎ والذكر والأنثى পরবর্তী নাযিলের কথা আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ ও আবু দারদা (রা) জানতে পারেননি বলে তাঁরা উভয়েই প্রথমে যা অবতীর্ণ হয়েছিল তাই পড়তে থাকেন।

অপরাপর সাহাবীরা আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ ও আবু দারদাকে তাদের পাঠ ত্যাগ করে وما خَلَقَ التَكرَ وَالاُنظَى এভাবে পাঠ করার জন্য জোর পীড়াপীড়ি করতে থাকেন মাবু দারদা (রা) তাঁর কথা দ্বারা সেদিকেই ইঙ্গিত করেছেন।

٣٤٦٣ عَنْ أَبِي بَكْرَةَ سَمَعْتُ النَّبِيَّ عَنَى الْمَنبِرِ وَالْحَسَنُ الِّي جَنْبِهِ يَنْظُرُ اللَّهَ اللَّهَ اَنْ يُصْلِحَ بِهِ بَيْنَ اللَّهَ اَنْ يُصْلِحَ بِهِ بَيْنَ فَئَا سَيِّدٌ وَلَعَلَّ اللَّهَ اَنْ يُصْلِحَ بِهِ بَيْنَ

৩৪৬৩. আবু বাকরা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ একদিন আমি নবী (স)-কে এমন অবস্থায় মিম্বরের ওপর দেখলাম যে, তাঁর পাশে হাসান (রা) বসে আছেন। তিনি কখনো লোকদের দিকে তাকান, আবার কখনো হাসান (রা)-এর দিকে তাকান এবং বলতে থাকেন ঃ আমার এ পুত্র (দৌহিত্র) নেতা হবে এবং সম্ভবত আল্লাহ এর দ্বারা মুসলমানদের দু'টি (বিবদমান) দলের মধ্যে সমঝোতা করাবেন। বি৪

٣٤٦٤ عَنْ أُسَامَةَ بُنِ زَيْدٍ عَنِ النَّبِيِّ ﴿ النَّبِيِّ ﴿ اللَّهُ كَانَ يَأْخُذُهُ وَالْحَسَنَ وَيَقُولُ اَللَّهُمَّ اِنِّى أُحِبُّهُمَٰا اَوْ كَمَا قَالَ ـ

৩৪৬৪ উসামা ইবনে যায়েদ (রা) নবী (স) থেকে বর্ণনা করেছেন, নবী (স) তাকে ও হাসান (রা)-কে একসাথে কোলে নিয়ে বলতেনঃ "হে আল্লাহ! আমি এদের দুজনকে ভালবাস।" অথবা রসূলুল্লাহ (স) যেরূপ বলেছেন।

٣٤٦٥ - عَنْ أَنَسِ بَنِ مَالِكِ أُتِيَ عُبَيْدُ اللّهِ بَنُ زِيَادٍ بِرَأْسِ الْحُسَيْنِ عَلَيْهِ السَّلَامُ فَجُعلَ فِي طَسْتِ فَجَعلَ يَنْكُتُ وَقَالَ فِي حُسنِهِ شَيْئًا فَقَالَ انَسَّ كَانَ اَشْبَهَهُمْ بِرَسُولَ اللهِ ﷺ وَكَانَ مَخْضُوبًا بِالْوَسْمَةِ \_

৩৪৬৫. আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ যখন হুসাইন (রা)-এর পবিত্র শির কুফার আমীর উবাইদুল্লাহ ইবনে যিয়াদের নিকট আনা হলো এবং তা একটি বড় প্লেটের মধ্যে রাখা হলো তখন ইবনে যিয়াদ তাঁর চোখ ও নাকের মধ্যে আঘাত করতে লাগল এবং তাঁর সৌন্দর্য সম্পর্কে বিরূপ মন্তাব করল। তখন আনাস (রা) বললেন ঃ হুসাইন (রা)-এর আকৃতি রস্লুল্লাহ (স)-এর আকৃতির সাথে সব চাইতে অধিক সাদৃশ্যপূর্ণ ছিল। ঐ সময় অর্থাৎ শাহাদাতের সময় হুসাইন (রা)-এর চুল ও দাড়িতে 'উস্মা' ঘাসের কালো খিযাব লাগানো ছিল।

٣٤٦٦ عَن الْبَرَاءِ قَالَ رَأَيْتُ النَّبِيُّ ﷺ وَالْحَسَنُ عَلَى عَاتِقِهِ يَقُولُ اللَّهُمُّ اللَّهُمُّ النَّهُمُّ النَّهُمُّ عَلَى عَاتِقِهِ يَقُولُ اللَّهُمُّ النَّهُمُّ النَّهُمُّ النَّهُمُّ عَلَى عَاتِقِهِ يَقُولُ اللَّهُمُّ اللَّهُمُّ اللَّهُمُّ

৫৪. এখানে আলী (রা) ও মুআবিয়ার পারশারিক বিরোধের দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে। হাসান (রা) খলীকা হওয়ার যোগ্য হওয়া সত্ত্বেও উত্মতকে ফিতনা ও বিশৃভবসার হাত থেকে রক্ষা করার জনা মুআবিয়ার পক্ষে খিলাফতের দাবী প্রত্যাহার করেন।

৩৪৬৬, বারা'আ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ আমি নবী (স)-কে দেখেছি তিনি হাসান ইবনে আলীকে কাঁধে নিয়ে বলছিলেন ঃ হে আল্লাহ ! আমি একে ভালবাসি, তুমিও তাকে ভালবাস।

৩৪৬৭. উকবা ইবনে হারেস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ আমি আবু বকর (রা)-কে দেখেছি তিনি হাসান (রা)-কে কোলে তুলে নিয়ে বলছিলেন, আমার পিতা তোমার জন্য উৎসর্গ হোক। তোমার আকৃতি নবী (স)-এর অনুরূপ, আলীর অনুরূপ নয়। আলী (রা) তখন মুচকি হাসছিলেন।

৩৪৬৮. ইবনে উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ আবু বকর (রা) বলেছেন ঃ মুহাম্মাদ (স)-এর সম্ভৃষ্টি তার পরিবার পরিজনের সেবা ও ভালবাসার মধ্যেই মনে করবে।

৩৪৬৯. আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন ঃ আলী তনয় হাসানের আকৃতিতে নবী (স)-এর সাদৃশ্য যে পরিমাণ ছিল তার চেয়ে অধিক সাদৃশ্য আর কারো আকৃতিতে ছিল না। ৫৫

৩৪৭০. আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রা) থেকে বর্ণিত। একদা এক ব্যক্তি তাঁকে জিজেস করল "যে ব্যক্তি ইহরাম অবস্থায় রয়েছে সে মাছি মারলে তার বিধান কি হবে ? তিনি বললেনঃ "নবী (স) তাঁর যে দৌহিত্রদ্বয় সম্বন্ধে বলতেন. এরা দু'জন দুনিয়াতে আমার দু'টি সুগন্ধযুক্ত পুষ্পবিশেষ তাদেরই একজনকে যে ইরাকবাসী হত্যা করতে পেরেছে, সে ইরাকবাসী মাছি মারা সম্পর্কে বিধান চায় ?

৫২-অনুচ্ছেদ ঃ আবু বকর (রা)-এর মুক্তিপ্রাপ্ত গোলাম বিলাল ইবনে রিবাহ (রা)-এর মর্যাদা।

নবী (স) বলেছেন ঃ হে বিলাল ! আমি বেহেশতের মধ্যে আমার আগে আগে তোমার জুতার শব্দ শুনেছি।

৫৫. রস্লুল্লাহ (স)-এর বুক থেকে মাথার মধ্যবতী অংশের সাথে হাসানের আকৃতির মিল ছিল। আর বুক থেকে পাঁ পর্যন্ত অংশে শুসাইনের আকৃতির সাদৃশ্য ছিল। –তিরমিয়ী:

٣٤٧١ عَنْ جَابِرِ ابْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ كَانَ عُمَّرُ يَقُوْلُ اَبُقُ بَكْرٍ سَيِّدُنَا وَاَعْتَقَ سَيِّدُنَا يَعْنَى بِلاَلًا .

৩৪৭১. জাবের ইবনে আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেনঃ উমর (রা) বলতেনঃ আবু বকর (রা) আমাদের নেতা এবং তিনি আমাদের নেতাকে (অর্থাৎ বিলালকে) আযাদ করেছেন।

٣٤٧٢ - عَـنَ قَيْسِ أَنَّ بِلاَلاَّ قَالَ لاَبِيْ بَكْرِ اِنْ كُنْتَ انِّمَا اِشْتَرَيْتَنِيْ لِنَفْسِكِ فَامْسِكْنِي وَاِنَّ كُنْتَ اٰنِّمَا اِشْتَرَيْتَنِيْ اللهِ فَدَعْنِيْ وَعَمَلَ اللهِ (وَعَمَلِي اللهِ) ـ

৩৪৭২. কাইস ইবনে হাযেম (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (স)-এর ওফাতের পর বিলাল (রা) মদীনা ত্যাগ করতে চাইলে আবু বকর (রা) বললেন, তুমি আমার কাছে থাক। এখানে থেকে তুমি মসজিদে নববীতে আযান দেবে। তখন বিলাল (রা) আবু বকর (রা)-কে বললেনঃ যদি আপনি আমাকে নিজের প্রয়োজনে খরিদ করে থাকেন তবে আমাকে আপনার কাছে রাখুন। আর যদি আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য খরিদ করে থাকেন তবে আমাকে ছেড়ে দিন এবং আল্লাহর পথে কাজ করতে দিন।

৫৩-অনুচ্ছেদ ঃ ইবনে আব্বাস (রা)-এর মর্যাদা।

٣٤٧٣ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ ضَمَّنِي النَّبِيُّ عِنهِ اللِّي صَدْرِهِ وَقَالَ اَللَّهُمَّ عَلْمُهُ الْمُحْمَةَ .

৩৪৭৩. ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ একদা নবী (স) আমাকে তাঁর বুকে চেপে ধরে বললেন ঃ হে আল্লাহ! একে হিকমত দান করুন।

٣٤٧٤ عَنْ عَبْدِ الْوَارِثِ وَقَالَ اللَّهُمَّ عَلْمُهُ الْكِتَابَ وَعَنْ خَالِدٍ مِثْلَهُ قَالَ الْبُخَارِي وَالْحَكْمَةُ الْاَصِابَةُ فِي غَيْرِ النَّبُوَّة ـ

৩৪৭৪. আবদুল ওয়ারিস থেকে বর্ণিত। নবী (স) ইবনে আব্বাসকে বুকে চেপে ধরে বলেছেনঃ হে আল্লাহ! একে কিতাবের জ্ঞান দান করুন। খালেদ নামক জনৈক রাবী থেকেও অনুরূপ রেওয়ায়েত রয়েছে।

ইমাম বুখারী বলেন ঃ হিকমত অর্থ অহীর মাধ্যম ব্যতীত নির্ভুল জ্ঞান লাভ।

৫৪-অনুচ্ছেদ ঃ খালিদ ইবনে অলীদ (রা)-এর গুণাবলী।

٣٤٧٥ عَـنْ أَنَسٍ أَنَّ الَّنبِيَّ عَيْ زَيْدًا وَجَعْفَرًا وَابْنَ رَوَاحَةَ النَّاسِ قَبْلَ أَنْ يَأْتِيَهُمَ خَبَرُهُمُ فَقَالَ أَخَذَ الرَّايَةَ زَيْدٌ فَاصْيِبَ ثُمَّ اَخَذَ جَعْفَرُ فَاصْيِبَ ثُمَّ اَخَذَ ابْنُ

رَوَاحَةَ فَأُصِيْبَ وَعَيْنَاهُ تَذْرِفَانِ حَتَّى آخَذَ (هَا) سَيْفٌ مِـنْ سنيُوْفِ اللهِ حَتَّى فَتَعَ اللهُ عَلَيْهُمْ ــ اللهُ عَلَيْهُمْ ــ

৩৪৭৫. আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী (স) যায়েদ, জাফর ও ইবনে রাওয়াহার শাহাদাতের খবর আসার পূর্বেই লোকদেরকে তা অবহিত করেন। তিনি বলেন ঃ যায়েদ ঝাভা হাতে নিল। তাকে শহীদ করা হলো। তারপর জাফর ঝাভা হাতে নিল। তাকেও শহীদ করা হলো। অতপর ইবনে রাওয়াহা ঝাভা হাতে নিল। সেও শাহাদাত বরণ করল। এ কথাওলো বলার সময় নবী (স)-এর দু চোখ বেয়ে অশ্রুণ গড়িয়ে পড়ছিল। তারপর আল্লাহর তরবারীসমূহের একটি তরবারী (অর্থাৎ খালিদ ইবনে অলীদ) ঝাভা হাতে নিল। অবশেষে আল্লাহ মুসলমানদেরকে তাদের শক্রদের ওপর জয়যুক্ত করলেন।

৩৪৭৬. মাসরুক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রা)-এর নিকট আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ সম্পর্কে আলোচনা করা হলে তিনি বলেন ঃ এ লোকটিকে আমি ঐদিন থেকে বরাবর বন্ধু হিসেবে জানি যেদিন আমি রস্লুল্লাহ (স)-কে বলতে তনেছি ঃ তোমরা চার ব্যক্তির নিকট কুরআন অধ্যয়ন কর। তিনি প্রথম আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদের নাম উল্লেখ করেন। তারপর আবু হুযাইফার মুক্ত গোলাম সালেম, উবাই ইবনে কাব ও মুআ্য ইবনে জাবাল (রা)-এর নাম উচ্চারণ করেন। রাবী বলেন ঃ নবী (স) উবাই ও উবাই ইবনে কাবের নাম প্রথমে উল্লেখ করেছেন না মুআ্য ইবনে জাবালের নাম তা আমার স্বরণ নেই।

৫৬-অনুচ্ছেদ ঃ আবদ্দ্রাহ ইবনে মাসউদ (রা)-এর মর্যাদা।

 অধ্যয়ন করঃ (১) আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ, (২) আবু হুযাইফার মুক্ত গোলাম সালেম.
(৩) উবাই ইবনে কাব ও (৪) মুআয ইবনে জাবাল।

٣٤٧٨ عَنْ عَلْقَمَةَ دَخَلْتُ الشَّامَ فَصلَّيْتُ رَكَعَتَيْنِ فَقُلْتُ اللَّهُمَّ يَسِّرِ لِي جَلِيسًا فَرَايْتُ شَيْخًا مُقْبِلاً فَلَمَّا دَنَا قُلْتُ ارْجُلْ اَنْ يَكُوْنَ السَّتَجَابَ قَالَ مِنْ اَيْسَ اَنْتَ قُلْتُ مِنْ اَهْلِ الْكُرْفَةِ قَالَ اَفْلَم يَكُنْ فَيْكُمْ صَاحِبُ النَّعْلَيْنِ وَالْوِسَادِ وَالْطِهَرَةُ قُلْتُ مِنْ اَهْلِ الْكُرْفَةِ قَالَ اَفْلَم يَكُنْ فَيْكُمْ صَاحِبُ السَّرِّ الَّذِي لاَ اللَّهُ يَكُنْ فَيْكُمْ صَاحِبُ السَّرِّ الَّذِي لاَ يَعْلَمُهُ غَيْرُهُ كَيْفَ قَرَأُ الْمِنْ أَجِيرَ مِنَ الشَّيْطَانِ اَوْ لَمْ يَكُنْ فَيْكُمْ صَاحِبُ السَّرِّ الَّذِي لاَ يَعْلَمُهُ غَيْرُهُ كَيْفَ قَرَأُ الْمِنْ أَجْ عَبْدِ وَاللَّيْلِ فَقَرَأْتُ وَاللَّيْلِ اذَا يَغَشَى وَالنَّهَارِ اذَا يَعْشَى وَالنَّهَارِ اذَا يَعْشَى وَالنَّهَارِ اذَا يَعْشَى وَالنَّهَارِ اذَا يَعْشَى وَالنَّهَارِ اذَا كَالَا هَوْلَا عَرْدُونَ فَيْكُمْ وَالنَّهُا لَا اللَّهُ عَنْ اللَّهُ اللَّيْ فَي وَالنَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلْمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّيْلِ عَلَى النَّيْلِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلْمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ فَيْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْلَا اللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ

৩৪৭৮. আলকামা থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ আমি একদা সিরিয়ায় প্রবেশ করলাম এবং দু'রাকাত নামায পড়শাম। অতপর আমি এ বলে দোয়া করলাম ঃ হে আল্লাহ ! তুমি আমাৰুে একজন নেককার সাথী জুটিয়ে দাও। আমি এক বয়োবৃদ্ধ ৰ্যক্তিকে (আবু দারদা (রা)] আসতে দেখলাম। যখন তিনি নিকটবর্তী হলেন তখন আমি বললাম ঃ "মনে হয়, আল্লাহ আমার দোয়া কবুল করেছেন।" আগম্ভক লোকটি জিজ্ঞেস করল ঃ তোমার পরিচয় কি ? আমি বললাম ঃ "আমি কৃফার অধিবাসী।" তিনি বললেন ঃ "রসূলুল্লাহ (স)-এর জুতা, বালিশ ও অযুর পাত্র বহনকারী (আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ) কি তোমাদের মাঝে নেই ? যে লোকটিকে শয়তানের আক্রমণ থেকে আশ্রয় দেয়া হয়েছে সে লোকটি (অর্থাৎ আশার) কি তোমাদের মাঝে নেই ? (ইসলাম ও মুসলিম জাতি সম্পর্কিত) গোপন তথ্যাদি যে ব্যক্তি ছাড়া আর কেউ জানে না সে গোপন তথ্যাভিজ্ঞ ব্যক্তি (অর্থাৎ হুযাইফা) কি তোমাদের মাঝে নেই ? তারপর তিনি বললেন ঃ বল তো ইবনে উম্মে আবদ (অর্থাৎ আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ) ... ু কুরাটি কিভাবে পড়তেন ? তখন আমি उ जिनि वलालन وَالْسِل اذَا مَعْشَى وَالنُّهَارِ اذَا تُحَلُّى وَالذُّكُرُ وَالأَنتُى وَالأَنتُى وَالأَنتُ নবী (স) আমাকে সুরাটি (এভাবেই) মুখে মুখে শিখিয়েছেন। অথর্চ এভাবে পড়ার কারণে এরা (অর্থাৎ অন্যান্য সাহাবীরা) আমার পেছনে এমনভাবে উঠে পড়ে লেগে গেল যে, তারা আমাকে বিরত রাখার উপক্রম করল।

٣٤٧٩ عَنْ عَبْدِ الرَّحَمْنِ بْنِ زَيْدٍ قَالَ سَأَلْنَا حُذَيْفَةً عَنْ رَجُلٍ قَرِيْبِ السَّمْتِ وَالْهَ دَي مِنَ النَّبِيِّ عَهُ حَتَّى نَأْخُذُ عَنْهُ فَقَالَ مَا اَعْرِفُ اَحَدًا اَقْرَبَ سَمْتًا وَهَذَيًا وَهَذَيًا وَدُلاً بِالنَّبِيِّ عَيْهِ مِنْ البَنِ أُمِّ عَبْدٍ \_

৩৪৭৯. আবদুর রহমান ইবনে ইয়াযিদ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ আমরা হুযাইফা (রা) -কে এমন একজন লোক সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলাম যিনি আকৃতি ও চালচলনে নবী (স)- এর অধিকতর নিকটবর্তী—যাতে তাঁর কাছ থেকে আমরা কিছু লাভ করতে পারি। হুযাইফা (রা) বললেনঃ আকৃতি, স্বভাব ও চাল চলনে নবী (স)-এর অধিকতর নিকটবর্তী ইবনে উল্মে আবদ (অর্থাৎ আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ) ছাড়া আর কাউকে আমি জানি না।

٣٤٨٠ عَنْ اَبِي مُوْسِلِي الْاَشْعَرِيُّ قَالَ قَدِمْتُ اَنَا وَاَخِيْ مِنَ الْيَمَنِ فَمَكَثْنَا حَيْنًا. مَا نُـرِى الاَّ اَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ مَسْعُوْدِ رَجُلٌ مِنْ اَهْلِ بَيْتِ النَّبِيِّ ﷺ لِمَا نَرْى مِنْ دُخُوْلِهِ وَدُخُوْلِ أُمَّهِ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ ۔

৩৪৮০. আবু মৃসা আশআরী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ একদা আমি ও আমার ভাই ইয়ামেন থেকে (মদীনায়) আগমন করলাম এবং বেশ কিছুদিন অবস্থান করলাম। আমরা সবসময় মনে করতাম যে, আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ নবী পরিবারেরই একজন সদস্য। কেননা আমরা তাকে ও তার মাকে প্রায়ই নবী (স)-এর নিকট যাতায়াত করতে দেখতাম।

৫৭-अनुष्क्ष ३ मुञावित्रा (ता)-এत मर्यामा।

٣٤٨١ عَنِ إِبْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ قَالَ أَوْتَرَ مُعَاوِيَةُ بَعْدَ الْعِشَاءِ بِرَكَعَةٍ وَعِنْدَهُ مَوْلَى لا بُنِ عَبَّاسٍ فَاتَى ابْنَ عَبَّاسٍ فَقَالَ دَعَّهُ فَانِّهُ (قَدْ) صَحبَ رَسُولُ اللهِ عَد ـ

৩৪৮১. ইবনে আবু মুলাইকা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ একদা মুআবিয়া (রা) এশার নামাযের পর বিতর এক রাকায়াত পড়েন। তার নিকট ইবনে আব্বাসের মুক্ত গোলাম (ইবনে কুরাইবও) উপবিষ্ট ছিল। সে ইবনে আব্বাসের নিকট এসে বলল, দেখুন মুআবিয়া (রা) বিতর মাত্র এক রাকায়াত পড়ে থাকেন। ইবনে আব্বাস (রা) বললেন ঃ তাকে তার অবস্থার উপর ছেড়ে দাও। কেননা তিনি রস্লুল্লাহ (স)-এর সাহচর্য লাভ করেছেন। [এবং নিশ্চয়ই তার কাছে রস্লের (স) কথা ও কর্মের কোন প্রমাণ আছে।]

٣٤٨٢ عَنْ اَبِي مُلَيْكَةَ قَيْلَ لِابْنِ عَبَاسٍ هَلَ لَكَ فِي امْيِرِ الْمُؤْمِنِيْنَ مُعَاوِيَـةَ فَإِنَّهُ مَا اَوْتَرَ اللَّهُ بِوَاحِدَةٍ قَالَ اِنَّهُ (اَصَابَ انَّهُ) فَقَيْهِ ـ

৩৪৮২. ইবনে আবু মুলাইকা (রা) থেকে বর্ণিত। ইবনে আব্বাস (রা)-কে একদা জিজ্ঞেস করা হলো, আমীরুল মুমিনীন মুআবিয়া সম্পর্কে আপনার অভিমত কি ? তিনি তো বিতর এক রাকায়াত পড়ে থাকেন। ইবনে আব্বাস (রা) বললেন ঃ তিনি নিজেই একজ্ঞন ফকীহ' (ফিকাহ শান্ত্রবিশারদ)।

٣٤٨٣ عَنْ مُعَاوِيَةَ قَالَ انَّكُمْ لَتُصلَّوْنَ صَلَاةً لَقَدْ صَحْبِنَا النَّبِيُّ ﷺ فَمَا رَآيِنَاهُ يُصَلَيْهَا وَلَقَدْ نَهْى عَنْهُمَا يَعَنِى الرَّكَعَتَيْنِ بَعْدَ الْعَصْرِ ـ

৩৪৮৩. মুআবিয়া (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ তোমরা এমন ধরনের নামায় পড়ে থাক, যে নামায় আমরা নবী (স)-এর সাহচর্য থাকাকালীন তাঁকে কখনো পড়তে দেখিনি। বরং তিনি তা পড়তে নিষেধ করতেন। অর্থাৎ আসরের পর দু'রাকাত (নফল) নামায়। ৫৮-অনুচ্ছেদ ঃ ফাতেমা (রা)-এর মর্যাদা।

नवी (त्र) वर्लाছन क्ष कार्ज्या (त्रा) क्षात्ताज्वात्रिनी द्वीर्लाकस्पत्त स्वि श्रव ।

- ٣٤٨٤ عَنِ الْمِسُورِ بْنِ مَخْرَمَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ فَاطِمَةُ بَضْعَةٍ مِنِّي فَمَنْ اَغْضَبَهَا اَغْضَبَهُا اَعْمَالُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

৩৪৮৪. মিসওয়ার ইবনে মাখরামা (রা) থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ (স) বলেছেনঃ ফাতেম। (রা) আমার একটি টুকরা। যে তাকে রাগান্তিত করল সে নিশ্চয়ই আমাকে রাগান্তিত করল।

٣٤٨٥ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ دَعَا النَّبِيُ ﴿ فَاطَمَةَ ابْنَتُهُ فَيْ شَكْوَاهُ الَّتِيْ قُبِضَ فَيْهَا فَسَارَّهَا فَصَحَكَتُ قَالَتْ فَسَالُتُهَا عَـنْ ذَٰلِكَ فَيْهَا فَسَارَّهَا فَضَحَكَتْ قَالَتْ فَسَالُتُهَا عَـنْ ذَٰلِكَ فَيْهَا فَسَارَّهَا فَكُنْتُ مُنْ وَجُعِهِ الَّذِي تُوْفِيَ فَيْهِ فَبَكَيْتُ ثُمُّ سَارَّنِي النَّبِيُّ مَنْ وَبَعِهِ الَّذِي تُوْفِيَ فَيْهِ فَبَكَيْتُ ثُمَّ سَارَّنِي فَاخْبَرَنِي إِنِّي أَوَّلُ اَهْلِ بَيْتِهِ الْتَبْعُهُ فَضَحَكَتُ لَـ مُنْ الْمُنْ إِنِّي أَوَّلُ اَهْلِ بَيْتِهِ الْتَبْعُهُ فَضَحَكَتُ لَـ

৩৪৮৫. আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী (স) যখন মৃত্যু পীড়ায় আক্রান্ত হন তখন একদিন তাঁর কন্যা ফাতেমা (রা)-কে ডেকে পাঠান এবং চুপিচুপি তাকে কিছু বলেন। তখন ফাতেমা (রা) কেঁদে ফেললেন। তারপর আবার তাকে ডেকে পাঠান এবং চুপিচুপি তাকে কিছু বলেন। তখন তিনি হেসে দিলেন। আয়েশা (রা) বলেন ঃ আমি এ ব্যাপারে ফাতেমাকে জিজ্ঞেস করলে তিনি বললেন, (প্রথমবার) নবী (স) চুপিচুপি আমাকে এ খবরটি দিলেন যে, ঐ অসুখেই তিনি ইন্তিকাল করবেন, যে অসুখে তিনি ওফাত পেয়েছেন। তখন আমি কেঁদে ফেললাম। তারপর (দ্বিতীয়বার) তিনি চুপিচুপি আমাকে এ খবরটি দিলেন যে, তাঁর পরিজনদের মধ্যে আমিই সর্বপ্রথম তাঁর পন্চাংগামী হব। তখন আমি হেসে ফেললাম।

#### ৫৯-অনুভেদ ঃ আয়েশা (রা)-এর মর্যাদা।

৩৪৮৬. আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ রস্লুল্লাহ (স) একদিন আমাকে বললেন. হে আয়েশা ! জিবরাইল (আ) তোমাকে সালাম বলছে। আমি বললাম ঃ "ওআলাহিস সালাম ওয়া রাহমাতৃল্লাহ ওয়া বারাকাতৃহ।"(অর্থাৎ তাঁর ওপরও সালাম এবং আল্লাহর রহমত ও বরকত বর্ষিত হোক।) আপনি তা দেখতে পান যা আমি দেখতে পাই না। তিনি রস্লুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে উদ্দেশ্য করে একথা বলেন।

٣٤٨٧ عَـنْ أَبِى مُوسَى ٱلاَشْعَرِيّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﴿ كَمَلَ مِنَ الرَّجَالِ

كَثْيِرٌ وَلَمْ يَكُمُلُ مِنَ النِّسَاءِ إلاَّ مَرْيَمُ بِنْتِ عِمْرَانَ وَاسْبِيَةُ اِمْرَأَةُ فَرْعَوْنَ وَفَضْلُ عَائِشِةً عَلَى النِّسَاءِ كَفَضْلِ التَّرْيُدِ عَلَى سَائِرِ للطَّعَامِ ـ

৩৪৮৭. আবু মৃসা আশআরী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রস্লুল্লাহ (স) বলেছেন ঃ পুরুষদের মধ্যে অনেকেই কামালিয়াত অর্জন করেছেন। কিন্তু স্ত্রীলোকদের মধ্যে কামালিয়াত অর্জন করেছেন কেবল ফিরআউনের স্ত্রী আসীয়া ও ইমরানের কন্যা মারয়াম। আর যাবতীয় খাদ্যের ওপর 'সারীদ' ৬-এর মর্যাদা যেমন, সমস্ত স্ত্রীলোকের ওপর আয়েশার মর্যাদা তেমন।

٣٤٨٨ - عَــنُ اَنَسِ بُنِ مَالِكٍ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﴿ يَقُولُ فَضَـلُ عَلَيْ السَّعَامِ - عَلَى النِّسَاءِ كَفَضَلِ التَّرِيْدِ عَلَى (سَائِرِ) الطَّعَامِ -

৩৪৮৮. আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ আমি রসূলুল্লাহ (স)-কে বলতে শুনেছি, যাবতীয় খাদ্যের ওপর সারীদের মর্যাদা যেমন, সমস্ত স্ত্রীলোকের ওপর আয়েশার মর্যাদাও তেমন।

٣٤٨٩ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ إَنَّ عَائِشَةً اِشْتَكَتْ فَجَاءَ ابْنُ عَبَّاسٍ فَقَالَ يَا اُمَّ الْمُؤْمِنِيْنَ تَقْدَمِيْنَ عَلَى اَبِي بَكْرٍ \_ الْمُؤْمِنِيْنَ تَقْدَمِيْنَ عَلَى اَبِي بَكْرٍ \_

৩৪৮৯. কাসিম ইবনে মুহাম্মদ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আয়েশা (রা) মৃত্যু পীড়ায় আক্রান্ত হলে ইবনে আব্বাস (রা) এলেন এবং তাঁকে লক্ষ্য করে বললেন ঃ হে উম্মূল মুমিনীন! আপনি প্রথম সত্যবাদী রস্লুল্লাহ (স) ও আবু বকর (রা)-এর নিকট যাত্রা করছেন।

. ٣٤٩- عَنْ اَبِيُ وَائِلٍ قَالَ لَمَّا بَعَثَ عَلِيٍّ عَمَّارًا وَالْحَسَنَ الِي الْكُوْفَةِ لِيَسْتَثْفِرَهُمُ خَطَبَ عَمَّارَ وَالْحَسِنَ الِي الْكُوْفَةِ لِيَسْتَثْفِرَهُمُ خَطَبَ عَمَّارَ فَقَالَ انِّي لَاعْلَمُ انْتَهَا زَوْجَتُهُ فِي الدُّنْيَا وَالْأَخِرَةِ وَلَكِنَّ اللَّهُ ابْتَلاَكُمُ لَتَتَبعُوْهُ اَنْ الْإِنْ اللَّهُ الْبَتَلاَكُمُ لَتَتَبعُوْهُ اَنْ اليَّاهَا ـ

৩৪৯০. আবু উয়াইল (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ আলী (রা) যখন আশার ও হাসানকে কুফা পাঠালেন সেখানকার লোকদেরকে তাকে সাহায্যের জন্য উদ্বুদ্ধ করতে তখন আশার (রা) কুফার লোকদেরকে সম্বোধন করে বললেন ঃ আমি একথা ভালভাবেই জানি যে, আয়েশা (রা) দুনিয়াতে ও আখেরাতে নবী (স)-এর স্ত্রী। কিন্তু আল্লাহ তোমাদের এই মর্মে পরীক্ষা করতে চান যে, তোমরা আল্লাহর আনুগত্য করবে, না আয়েশার। বিব

৫৬. আমাদের দেশে চাল ও গোশত একত্রে যেমন বিরয়ানী পাক করা হয়়, আরবে তেমনি রুটি টুকরা টুকরা করে গোশতের সাথে একত্রে পাক করা হয়। এ রুটি গোশতের সংমিশ্রণে প্রস্তুত খাদ্যকে সারীদ বলা হয়। সারীদ সুস্বাদ রুচিকর বলে আরবদের নিকট সর্বাধিক সমাদৃত।

৫৭. উপরোক্ত হাদীসে 'জঙ্গে জামাল' বা উটের যুদ্ধের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে—যা হিজ্ঞরী ৩৬ সালে উসমান হত্যার বিচারকে কেন্দ্র করে আলী (রা) ও আয়েশা (রা)-এর মধ্যে সংঘটিত হয়েছিল।

٣٤٩١ عَنْ عَائِشَةَ اَنَّهَا إِسْتَعَارَتْ مِنْ اَسْمَاءَ قلاَدَةً فَهَلَكَتْ فَارْسَلَ رَسُولُ الله عَنْ عَائِشَةً اَنَّهَا إِسْتَعَارَتْ مِنْ اَسْمَاءَ قلاَدَةً فَصَلَّواْ بِغَيْرِ وُضُوءٍ فَلَمَا الله عَنْ نَاسًا مِنْ اَصْحَابِهِ فِي طَلَبِهَا فَادْرَكَتُهُمُ الصَلَاةُ فَصَلَّواْ بِغَيْرِ وُضُوءٍ فَلَمَا اتَّهُ النَّبِيِّ عَنْ شَكُوا ذَٰلِكَ الْيَهُ فَنَزَلَتْ الْيَةُ التَّيْمَ مِ فَقَالَ اسْيَدُ بُنُ حُضَيْرٍ جَبْزَاكِ الله خَيْرًا فَوَالله مَا نَزَلَ بِكِ آمُر قَطُّ الاَّ جَعَلَ الله لَكِ مِنْهُ مَخْرَجًا وَجَعَلَ الْمُسْلِمِيْنَ الله بَرَكَةً ..

৩৪৯১. আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, তিনি তার বোন আসমার নিকট থেকে একটা হার ধার নেন। তারপর সেটি (যুদ্ধ শেষে ফেরার পথে) পড়ে যায়। রসূলুল্লাহ (স) তার সাহাবীদের কয়েকজনকে ঐ হারের তালাশে পাঠান। পথিমধ্যে নামাযের সময় হলে সাহাবীরা (পানি না পেয়ে) বিনা অযুতেই নামায পড়েন। তারপর তারা যখন নবী (স)-এর নিকট ফিরে আসেন তখন ব্যাপারটা তাঁর নিকট পেশ করেন। ঐ সময় তায়াম্মমের আয়াত নাঘিল হয়। উসাইদ ইবনে হুযাইর বলেন ঃ হে আয়েশা! আল্লাহ আপনাকে উত্তম প্রতিদান দিন। আল্লাহর কসমে! যখনই আপনি কোন সংকটে পড়েছেন তখনই আল্লাহ আপনার জন্য তার সমাধানের একটা পথে খুলে দিয়েছেন এবং সমস্ত মুসলমানদের জন্য তার মধ্যে বরকত দান করেছেন।

٣٤٩٢ عَــن هِشَامٍ عَنْ اَبِيْهِ اَنَّ رَسُوْلَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى مَرَضِهِ جَعَلَ يَدُورُ فِي مَرَضِهِ جَعَلَ يَدُورُ فِي نَسِنَاتُهِ وَيَقُولُ أَيْنَ اَنَا غَدًا خَداً حَرِصا عَلَى بَيْتِ عَائِشَةَ قَالَتُ عَائِشَةً قَالَتُ عَائِشَةً فَالَثَ عَائِشَةً فَالَتُ عَائِشَةً فَالَتُ عَائِشَةً فَالَتَ عَائِشَةً فَالَتُ عَائِشَةً فَالَتَ عَائِشَةً فَالَتَ عَائِشَةً فَالَتَ عَائِشَةً فَالَتَ عَائِشَةً فَلَمَّا كَانَ يَوْمَىٰ سَكَنَ ـ

৩৪৯২. আবু হিশাম (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (স) যখন মৃত্যুপীড়ায় আক্রান্ত হন তখন তাঁর পবিত্র স্ত্রীগণের নিকট অবস্থানকালে তিনি আয়েশার গৃহে যাবার বাসনায় বারবার জিজ্ঞেস করতেন ঃ আগামীকাল আমি কোথায় থাকব ? আগামীকাল আমি কোথায় থাকব ? আয়েশা (রা) বলেন ঃ আমার গৃহে থাকার দিন আসলে তিনি শান্ত হলেন।

٣٤٩٣ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ كَانَ النَّاسُ يَتَحَرُّوْنَ بِهِدَايَاهُمْ يَوْمَ عَائِشَةً قَالَتْ عَائِشَةً فَاجْتَمَعَ صَوْاَحِبِي النَّى أُمِّ سَلَمَةً فَقُلْنَ يَا أُمِّ سَلَمَةً وَاللَّهِ إِنَّ النَّاسَ يَتَحَرُّوُنَ بِهِدَايَاهُمْ يَوْمَ عَائِشَةً وَانَّا نُرِيْدُ الْخَيْرَ كَمَا تُرِيْدُهُ عَائِشَةً فَبُرِي رَسُولَ اللَّهِ فَيَا اللَّهِ مَا يَاهُمُ اللَّهُ فَعَائِشَةً فَبُرِي رَسُولَ اللَّهِ فَيَا اللَّهُ عَلَيْهُ مَا كَانَ آوْ حَيْثُ مَا دَارَ قَالَتْ فَذَكَرَتُ ذَلِكَ أَنْ يَامُرَ النَّاسَ اَنَّ يُهْدُوا اللَّهِ حَيْثُ مَا كَانَ آوْ حَيْثُ مَا دَارَ قَالَتْ فَذَكَرَتُ ذَلِكَ أُمِّ سَلَمَ اللَّهُ مِنْ النَّالِيَّ فَقَالَتُ فَاعَرَضَ عَنِّي فَلَمًا عَادَ النِّي ذَكَرْتُ لَهُ ذَاكَ فَاعَرَضَ عَنِّي فَلَمًا عَادَ النِّي ذَكَرْتُ لَهُ ذَاكَ فَاعَرَضَ عَنِّي فَلَمًا عَادَ النِّي ذَكَرْتُ لَهُ ذَاكَ فَاعَرَضَ عَنِي فَلَمًا عَادَ النَّيُ ذَكَرْتُ لَهُ ذَاكَ فَاعَرَضَ عَنِي فَلَمًا عَادَ النَّي ذَكَرْتُ لَا تُونَيْنِي فِي عَائِشَتَ لَا اللهُ مَا نَزَلَ عَلَى الثَّالِثَةِ ذَكَرْتُ لَهُ فَقَالَ يَا أُمِّ سَلَمَةَ لاَ تُونَيْنِي فِي عَائِشَلَهُ فَا اللّهُ مَا نَزَلَ عَلَى الْوَحْمُ وَانَا فِي لَحَافِ إِمْرَأَةٍ مِنْكُنَّ غَيْرِهِا ـ

৩৪৯৩ আবু হিশাম (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেনঃ লোকেরা তাদের যাবতীয় হাদীয়া উপটৌকন যেদিন রসূলুল্লাহ (স) আয়েশার গৃহে অবস্থান করতেন সেদিন প্রেরণ করত। আরেশা (রা) বলেনঃ একদিন আমার সঙ্গিনীরা উদ্মে সালামার নিকট একত্রিত হয়ে বললঃ হে উদ্মে সালামা! আল্লাহর কসম! লোকেরা ইচ্ছাকৃতভাবে নিজেদের হাদীয়া আয়েশার জন্য নির্দিষ্ট দিন পাঠিয়ে থাকে। অথচ আয়েশার মতো আমাদেরও কল্যাণ লাভের আকাংখা আছে। কাজেই রসূলুল্লাহকে বলুন, তিনি যেন লোকদেরকে বলে দেন যে, তিনি যখন যেখানে থাকবেন কিংবা যে ঘরে থাকবেন তারা যেন সেখানেই হাদীয়া পাঠিয়ে দেয়। আয়েশা (রা) বলেনঃ উদ্মে সালামা এ ব্যাপারটা রসূলুল্লাহর (স) নিকট বললেন। উদ্মে সালামা বলেনঃ নবী (স) আমার নিকট থেকে চলে গেলেন। তারপর পুনরায় যখন আমার নিকট এলেন তখন আমি ব্যাপারটা পুনরুল্লেখ করলাম। এবারও তিনি আমার নিকট থেকে চলে গেলেন। অতপর তৃতীয়বার যখন আমি তাঁকে বললাম, তখন তিনি বললেনঃ হে উদ্মে সালামা! আয়েশার ব্যাপারে আমাকে কষ্ট দিও না। কেননা, আল্লাহর কসম! আয়েশা ছাড়া তোমাদের মধ্যে অন্য কোন ক্রীর বিছানায় আমার নিকট অহী আসেনি।

৬০-অনুচ্ছেদ ঃ আনসারদের মর্যাদা। মহান আল্রাহ বঙ্গেন ঃ

وَالَّذِيْنَ تَبَوَّوُ الدَّارَ وَالْاِيْمَانَ مِنْ قَبْلِهِمْ يَحِبُّوْنَ مَنْ هَاجَرَ الِيْهِمْ وَلاَ يَجِدُونَ فِيْ صَدُوْرِهِمْ حَاجَةً مِمَّا اُوْتُواْ ـ

"যারা মুহাজিরদের আগমনের পূর্ব থেকে মদীনায় বসবাস করছিল এবং ঈমান এনেছিল তারা তাদের নিকট যারা হিজরত করে এসেছিল তাদেরকে ভালবাসতো। এবং তাদেরকে (মুহাজিরদেরকে) যা কিছু গনীমাতের মাল ইত্যাদি থেকে দেয়া হতো তাতে তারা (আনসাররা) নিজেদের অন্তরে কোনরূপ সংকীর্ণতা বোধ করতো না।"

৩৪৯৪. গাইলান ইবনে জারীর থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি একাদন আনাসকে (রা) বললাম, আনসার নামকরণ সম্পর্কে আমাকে বলুন তো ! এ নামকরণ কি আপনারা নিজেরাই করেছিলেন না আল্লাহ আপনাদেরকে এ নামে বিভূষিত করেছেন ! তিনি বললেন, আমরা নই বরং আল্লাহই আমাদের এ নামকরণ করেছেন। গাইলান বলেন, আমরা আনাসের নিকট বসরায় যেতাম। তখন তিনি আমাদের কাছে আনসারদের মর্যাদা ও কৃতিত্ব আলোচনা করতেন এবং আমাকে কিংবা আয়দ গোত্রের কোন লোককে লক্ষ

করে বলতেন, তোমার কওম আনসার অমুক অমুক দিন (ইসলামের জন্য) অমুক অমুক কাজ করেছে।

٣٤٩٥ - عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ يَوْمُ بُعَاتَ يَوْمًا قَدَّمَهُ اللَّهُ لِرَسُوْلِهِ ﷺ فَقَدِمَ رَسُوْلُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ وَجُرِّجُوا فَقَدَّمَهُ اللَّهُ لِرَسُوْلِهِ ﷺ وَعَدَّمَهُ اللَّهُ لِرَسُوْلِهِ ﷺ فَى دُخُوْلِهِمْ فِي الْإِسْلاَمِ - لِرَسُوْلِهِ ﷺ فِي دُخُولِهِمْ فِي الْإِسْلاَمِ -

৩৪৯৫. আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, বু'আস যুদ্ধ<sup>৫৮</sup> এমন একটা যুদ্ধ ছিল যা আল্লাহ তাঁর রসূলের জন্য তাঁর মদীনায় আগমনের পূর্বেই সংঘটিত করেছিলেন। ঐ যুদ্ধের ফল এ হয়েছিল যে, রসূলুল্লাহ (স) যখন মদীনায় আসলেন এবং তখন মদীনার সন্ধান্ত ব্যক্তিরা ঐ যুদ্ধের কারণে নানা দলে বিভক্ত হয়ে গিয়েছিল এবং তাদের নেতারা আহত ও নিহত হয়েছিল। এভাবে মদীনাবাসীদের ইসলামে প্রবেশের ব্যাপারে আল্লাহ তাঁর রসূল (স)-এর জন্য পূর্ব থেকেই অনুকূল ব্যবস্থা করে রেখেছিলেন। অর্থাৎ ঐ দান্তিক নেতারা যদি বু'আস যুদ্ধের ফলে ধ্বংস না হতো তবে মক্কার দান্তিক নেতাদের মত তারাও ইসলামের বিরুদ্ধে খড়গহস্ত হয়ে উঠত।

٣٤٩٦ عَنْ أَبِي التَّيَّاحِ قَالَ سَمِعْتُ أَنَسًا يَقُولُ قَالَتِ الْاَنْصَارُ يَوْمَ فَتْحِ مَكَةً وَاعْظَى قُريشًا وَاللهِ إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْعَجَبُ إِنَّ سَيُوفَنَا تَقْطُرُ مِنْ دِمَاءِ قُريشٍ وَغَنَائِمُنَا تُرَدُّ عَلَيْهِمْ فَبَلَعَ ذَٰلِكَ النَّبِيِّ عَنَى فَدَعَا الْاَنْصَارَ قَالَ فَقَالَ مَا الَّذِي بَلَغَنِيُ عَنَكُمْ وَكَانُوا لاَ يَكْذَبُونَ فَقَالُوا هُو الَّذِي بَلَغَكَ قَالَ أَوْ لاَ تَرْضَوْنَ أَنْ يَرْجِعَ النَّاسُ بِالْغَنَائِمِ اللهِ بَيُوتِهِمْ وَتَرْجِعُونَ بِرَسُولِ اللهِ عَنِي الْي بَيُوتِكُمْ لَوْ سَلَكَتِ الْاَنْصَارُ وَادي النَّاسُ وَادي الْاَنْصَارِ أَوْ شَعْبَهُمْ \_

৩৪৯৬. আবু তাইয়াহ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আনাস (রা)-কে বলতে শুনেছি, মক্কা বিজয়ের দিন নবী (স) কুরাইশদেরকে কয়েকটি উট দান করলেন। এতে আনসাররা বলল, আল্লাহর কসম, এটা তো অত্যন্ত বিশ্বয়ের ব্যাপার। আমাদের তরবারী থেকে কুরাইশদের রক্ত ঝরছে অথচ আমাদের গনীমাতের মাল আবার তাদের হাতেই তুলে দেয়া হচ্ছে! এ খবর নবী (স)-এর নিকট পৌছুলে তিনি আনসারদেরকে ডাকলেন এবং বললেন, তোমাদের সম্পর্কে এসব কি শুনতে পাচ্ছি? তারা তো মিথ্যা বলতেন না। তাই তারা জবাব দিলেন, হাঁ, যা শুনেছেন তাই। তখন নবী (স) বললেন, তোমরা কি এতে সন্তুষ্ট নও যে, লোকেরা গনীমাতের মাল সাথে নিয়ে বাড়ি ফিরবে আর তোমরা আল্লাহর রস্লকে সাথে নিয়ে বাড়ি ফিরবে অবশ্যই আনসাররা যে ঘাঁটি বা উপত্যকায় প্রবেশ করবে আমিও সেই ঘাঁটি বা উপত্যকায় প্রবেশ করবে।

৫৮. এ যুদ্ধটি ইসলামের আবির্ভাবের পূর্বে মদীনার ঐতিহাসিক দু'টি গোত্র–আউস ও ধাযরাজের মধ্যে সংঘটিত হয়। একটানা ১২০ বছর পর্যন্ত এ যুদ্ধের জের চলতে থাকে। এতে তাদের অধিকাংশ নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি নিহত কিংবা আহত হয়।

৬১-অনুচ্ছেদ ঃ আবদুল্লাহ ইবনে যায়েদ নবী (স) থেকে বর্ণনা করেছেন। যদি আমি হিজরতের মর্যাদা লাভ না করতাম তবে আমি আনসারদের সাথেই নিজেকে সম্পর্কিত করতাম।

٣٤٩٧ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيُّ ﷺ أَوْ قَالَ آبُو الْقَاسِمِ ﷺ لَوْ آنَّ الْاَنْصَارَ سَلَكُوْا وَآدِيًا آوَ شَيْعَبًا لَسَلَكُتُ قِيْ وَادِي الْاَنْصَارِ وَلَوْلاَ الْهِجْرَةُ لَكُنْتُ اِمْراً مِّنَ سَلَكُوْا وَآدِيًا آوَهُ وَنَصَرُوهُ اَوْ كُلِمَةً اُخْرَى - الْاَنْصَارَ فَقَالَ آبُو هُرَيْرَةَ مَا ظَلَمَ بِأَبِي وَأُمِّي آوَوْهُ وَنَصَرُوهُ اَوْ كَلِمَةً اُخْرَى -

৩৪৯৭. আবু হুরাইরা (রা) নবী (স) থেকে বর্ণনা করেছেন। অথবা তিনি বলেছেন ঃ আবুল কাসেম (স) বলেছেন, যদি আনসাররা কোন ময়দান বা ঘাঁটিতে প্রবেশ করে তবে অবশ্যই আমি আনসারদের ময়দানে প্রবেশ করব। যদি হিজরতের আদেশ না হত তবে আমি আনসারদের একজন হতাম। কি আবু হুরাইরা (রা) বলেন, আমার পিতা মাতা রস্পুল্লাহ (স)-এর জন্য উৎসর্গ হোক, তিনি এটা অতিশয়োক্তি করেননি। কেননা, আনসাররাই তাঁকে আশ্রয় দিয়েছেন এবং তারাই তাঁকে সাহায্য করেছেন। অথবা (অনুরূপ) অপর কোন বাক্য আবু হুরাইরা (রা) বলেছেন।

৬২-অনুচ্ছেদ ঃ নবী (স) কর্তৃক মুহাজির ও আনসারদের মধ্যে প্রাতৃত্ব স্থাপন।

٣٤٩٨ عَنْ ابْرَاهِيْمَ بْنِ سَعْدِ عَنْ ابْنِهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ لَمَّا قَدَمُوْا الْدَيْنَةَ اخِي رَسُولُ اللهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ لِعَبْدِ الرَّحْمَٰنِ ابْنِ الرَّبِيْعِ قَالَ لِعَبْدِ الرَّحْمَٰنِ ابْنِ الرَّبِيْعِ قَالَ لِعَبْدِ الرَّحْمَٰنِ ابْنِي اكْثُرُ الْاَنْصَارِ مَالاً فَاقْسِمُ مَالِيْ نَصْفَيْنِ وَلِيْ إَمْرَأَتَانِ فَانْظُرْ اَعْجَبَهُمَا اللّهَ فَسَمَهَا لِيُلَكَ فَسِمَهَا لِي الْمَلْقَهَا فَاذَا انْقَضَتَ عَدَّتُهَا فَتَزُوجُهَا قَالَ بَارِكَ اللّهُ لَكَ فِي آهلِكَ وَمَالِكَ ايْنَ سُسُقَ بَنِي قَيْنُقَاعَ فَمَا انْقَلْبَ الا وَمَعَهُ فَضْلُ مِنْ اقطِ وَسَمَٰنِ ثُمَّ قَالَكَ اللّهُ لَكَ فِي الْفَدُقُ تُحَمِّمُ مَالِكَ اللهُ لَكَ فَي اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَمَعَهُ فَضْلُ مِنْ اقطِ وَسَمَٰنِ ثُمَّ تَابَعَ الْغُدُو تُمَّ جَاءَ يَوْمًا وَبِهِ آثَرُ صُفْرَةٍ فَقَالَ النَّبِيِّ عَهُيَمُ قَالَ وَسِمَٰنِ ثُمَّ تَابَعَ الْغُدُو تُمَّ جَاءَ يَوْمًا وَبِهِ آثَرُ صُفْرَةٍ فَقَالَ النَّبِيِّ عَمْ اللّهُ اللّهُ لَكَ عَمْ الْمُؤْمَةِ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ وَمُعَهُ فَضْلُ مِنْ اقطِ مَنْ ذَهْبِ أَنَ اللّهُ مَنْ اللّهُ الْمَاهِمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْقَلْمُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الل

৩৪৯৮. আবু সা'দ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, মুহাজিররা যখন মদীনায় আসলেন তখন রসূলুল্লাহ (স) আবদুর রহমান ইবনে আউফ ও সা'দ ইবনে রবির মধ্যে ভ্রাতৃত্ব স্থাপন করলেন। তারপর সাদ আবদুর রহমানকে বললেন, আমি আনসারদের মধ্যে সর্বাধিক সম্পদের অধিকারী। আমি আমার সম্পদকে দু'ভাগে ভাগ করে দেব-(এক এক ভাগ তুমি নেবে)। আর আমার দু'জন দ্রী রয়েছে। তার মধ্যে কাকে তোমার পসন্দ হয় দেখ এবং

৫৯.এ মন্তব্য দ্বারা নবী (স) আনসারদের শ্রেষ্ঠত্বের প্রতি ইঙ্গিত করেছেন :

আমাকে তার নাম বল। আমি তাকে তালাক দিয়ে দেব। তারপর যখন তার ইদ্দত পুরা হয়ে যাবে তখন তাকে তুমি বিয়ে করবে। আবদুর রহমান বললেন, "আল্লাহ তোমার পরিবার পরিজন ও ধন-সম্পদের মধ্যে বরকত দান করুন। আমার এতে প্রয়োজন নেই। তোমাদের বাজারটা কোন দিকে। তাঁরা তাঁকে বনী কাইনুকা বাজারটা দেখিয়ে দিলেন। বাজার থেকে তিনি যখন ফিরলেন তখন তাঁর সাথে ছিল মুনাফালর কিছু পণীর ও ঘি। তারপর তিনি রোজ সকালে যেতে লাগলেন। অতপর একদিন তিনি নবী (স)-এর নিকট আসলেন, তাঁর গায়ে ছিল হলুদ রংয়ের ছোপ। তখন নবী (স) বললেন, এটা কি। তিনি বললেন, আমি বিয়ে করেছি। তিনি নবী (স) জিজ্জেস করলেন, তাকে কি পরিমাণ মোহর দিয়েছ। তিনি বললেন, এক নওয়াত ওজন পরিমাণ সোনা। (অধস্থন রাবী) ইবরাহীমের এ ব্যাপারে সন্দেহ রয়েছে। কি নিত্র নেন্দ্র হার্টি নান্দ্র হার্টির নান্দ্র হার্টি নান্দ্র হার্টি নান্দ্র হার্টির নান্দ্র হার্টির নান্দ্র হার্টির নান্দ্র হার্টির হার্টির নান্দ্র হার্টির হার্টির হার্টির হার্টির নান্দ্র হার্টির হার্টির

يَّةُ بَيْنَهُ وَيَيْنَ سَعْد بَنِ الرَّبِيْعِ وَكَانَ كَثِيْرَ الْمَالِ فَقَالَ سَعْدُ قَدْ عَلَمْتِ الْاَنْصَارُ الْمَالِ فَقَالَ سَعْدُ قَدْ عَلَمْتِ الْاَنْصَارُ الْمَالِي بَيْنِي وَبَيْنَكَ شَطْرَيْنِ وَلِي الْمُرَأْتَانِ فَانْظُرُ الْمُجَبَهُمَا اللّهَ فَاطَلَقُهُا حَتّٰى اذَا حَلَّتُ تَزَوَّجْتَهَا فَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمَٰنِ بَارَكَ اللّهُ لَكَ اعْجَبَهُمَا اللّهَ فَلَالَ عَبْدُ الرَّحْمَٰنِ بَارَكَ اللّهُ لَكَ فَي اللّهُ لَكَ فَي اللّهُ لَكَ اللّهُ لَكَ فَي اللّهُ لَكَ اللّهُ لَكَ فَي اللّهُ عَلْمَ يَرْجِعْ يَوْمَئِذٍ حَتّٰى افْضَلَ شَيْئًا مِنْ سَمْنٍ وَاقطٍ فَلَمْ يَلْبَتْ الأَي يَسَيْرًا حَتّٰى جَاءَ رَسُولَ اللهِ يَتَحَ وَعَلَيْهِ وَضَرْ مِنْ صَفْرَةً فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ يَعْمَى الْاَنْصَارِ فَقَالَ مَا سَقْتَ فَيْهَا قَالَ وَذُنَ نَوَامْ

مِيْدِ مَهِيمَ قَالَ مَرْوَجَتَ إِمَرَاهُ مِنْ الْمُنْصَارِ فَقَالُ مَا سَقَتَ قَيْهَا قِالَ وَرَنَ عُوامُ مِنْ ذَهَبٍ أَنْ نَوَاةً مِنْ ذَهَبٍ فَقَالَ أَوْلِمْ وَلَوْ بِشَاةٍ .

৩৪৯৯. আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আবদুর রহমান ইবনে আউফ হিজরত করে মদীনায় আমাদের নিকট আসেন। রস্লুল্লাহ (স) তাঁর ও সা'দ ইবনে রবির মধ্যে প্রাতৃত্ব স্থাপন করলেন। আর সা'দ ছিলেন বিপুল ধনশালী। সা'দ বললেন, আনসাররা সবাই জানে যে, আমি তাদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা সম্পদশালী। খুব শীগগীর আমি আমার সমস্ত সম্পদ তোমার ও আমার মধ্যে দু'ভাগ করে দেব। আমার দু'জন স্ত্রী রয়েছে। তাদের কাকে তোমার পছন্দ হয় দেখ, আমি তাকে তালাক দিয়ে দেব। যখন সে হালাল হবে তখন তুমি তাকে বিয়ে করবে। আবদুর রহমান বললেন, আল্লাহ তোমার পরিবার পরিজনের মধ্যে বরকত দান করুন। আমার এসবের প্রয়োজন নেই, বরং তোমাদের বাজারটা আমাকে দেখিয়ে দাও। তারপর তিনি বাজারে গেলেন এবং সেদিন তিনি মুনাফালব্ধ কিছু ঘি ও পনির নিয়ে ফিরে আসলেন। এভাবে অল্প কিছুদিন কেটে গেলে তিনি একদিন রস্লুল্লাহ (স)-এর নিকট আসলেন। তাঁর গায়ে হলুদের ছোপ ছিল। রস্লুল্লাহ (স) জিজ্ঞেস করলেন, এটা কি । তিনি জবাব দিলেন, আমি এক আনসারী মহিলাকে বিয়ে করেছি। নবী (স) বললেন, তাকে কি পরিমাণ মোহর দিয়েছ । বললেন, এক নওয়াত পরিমাণ সোনা। তিনি নবী (স) বললেন, একটা বকরী দিয়ে হলেও ওলীমা কর।

٣٥٠٠ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَتِ الْأَنْصَارُ اَقْسِمْ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ النَّخْلَ قَالَ لاَ قَالَ لاَ قَالَ لاَ عَنْ الْبَعْدَةُ وَبَيْنَهُمُ النَّخْلَ قَالَ لاَ قَالَ يَكْفُوْنَ الْمُؤْنَةُ وَبَيْشُركُوْنَا فِي التَّمْرِ قَالُوْا سِمَغْنَا وَاطَعْنَا ـ

৩৫০০. আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিক্র। তিনি বলেন, আনসাররা নবী (স)-কে বললেন, আমাদের এবং তাদের (মুহাজিরদের) মধ্যে খেজুরের বাগান বন্টন করে দিন। তিনি বললেন, "না"। তখন আনসাররা (মুহাজিরদেরকে) বলল, "আপনারা আমাদের সাথে (উৎপাদন কাজে) মেহনত করুন, এতে করে আপনারা আমাদের সাথে খেজুরে অংশীদার হবেন (অর্থাৎ শ্রমের বিনিময় আপনাদেরকে খেজুরের ভাগ দেয়া হবে)। তারা (মুহাজিররা) বললেন, "আমরা শুনলাম এবং গ্রহণ করলাম।"

৬৩-অনুচ্ছেদ ঃ আনসারদের প্রতি ভালবাসা (ঈমানের অঙ্গ)।

٣٥.١ - عَنِ الْبَرَاءِ قَالَ سَمَعْتُ النَّبِيُّ عِنَ اللَّبِيُّ عِنَ النَّبِيُّ عِنَ الْأَنْصَارُ لاَ يُحْبَّهُمُ اللَّهُ وَمَنْ اَبْغَضَهُمُ اللَّهُ اللَّهُ وَمَنْ اَبْغَضَهُمُ اللَّهُ اللَّهُ وَمَنْ اَبْغَضَهُمُ اللَّهُ اللَّهُ وَمَنْ اَبْغَضَهُمُ اللَّهُ اللَّهُ وَمَنْ اللَّهُ وَمَنْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُلِمُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُلِمُ اللَّهُ الْمُنْ ال

৩৫০১. বারা'আ ইবনে আযেব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নবী (স)-কে বলতে ন্তনেছি। অথবা নবী (স) বলেছেন, আনসারদেরকে একমাত্র মুমিনরাই ভালবাসতে পারে। আর মুনাফিকরাই তাদের প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করবে। সূতরাং যে ব্যক্তি তাদেরকে ভালবাসবে তাকে আল্লাহ ভালবাসবেন। আর যে ব্যক্তি তাদের প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করবে তার প্রতি আল্লাহ অসম্ভুষ্ট হবেন।

٣٥.٣ عَسَنُ انْسِ بُنِ مَالِكِ عَنِ النَّبِيِّ قَالَ أَيَةُ الْإِيْمَانِ حُبُّ الْاَنْصَارِ وَالنَّبِيِّ وَالنَّبِيِّ وَالنَّبِيِّ وَالنَّبِيُّ وَالنَّفَاقِ بُغْضُ الْاَنْصَارِ - وَالنَّهِ النَّفَاقِ بُغْضُ الْاَنْصَارِ -

র্ভে৫০২. আনাস ইবনে মালেক (রা) নবী (স) থেকে বর্ণনা করেছেন। নবী (স) বলেছেন, আনসারদের প্রতি ভালবাসা ঈমানের নিদর্শন আর আনসারদের প্রতি বিদ্বেষ পোষণ মুনাফিকীর নিদর্শন।

৬৪-অনুচ্ছেদঃ নবী (স) আনসারদেরকে (লক্ষ করে) বলেন, লোকদের মধ্যে তোমরাই আমার নিকট অধিকতর প্রিয়।

٣٠٠٣ عَنْ اَنَسِ قَالَ رَاَى النَّبِيُّ ﷺ النِّسَاءَ وَالصَّبْيَانَ مُقْبِلِيْنَ قَالَ حَسَبْتُ النَّاسِ اللَّهُمُّ اَنْتُمْ مِنْ اَحَبِّ النَّاسِ اللَّهُمُّ اَنْتُمْ مِزَارٍ ـ النَّاسِ اللَّهُمُّ قَالَهَا تَلاَثُ مِزَارٍ ـ

৩৫০৩. আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ একদিন নবী (স) কতিপয় (আনসারী) মহিলা ও বালককে আসতে দেখলেন। রাবী বলেন ঃ সম্ভবত আনাস বলেছিলেন বিয়ের অনুষ্ঠান থেকে তারা ফিরছিলো। তখন নবী (স) তাদের সামনে সোজা দাঁড়িয়ে গেলেন এবং বললেন ঃ আল্লাহ জানেন, লোকদের মধ্যে তোমরাই আমার নিকট সর্বাধিক প্রিয়। এ বাক্যটি তিনি [নবী (স)] তিনবার উচ্চারণ করেন।

٣٠٠٤ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكِ قَالَ جَاعَتِ امْرَأَةُ مِنَ الْاَنْصَارِ الِّي رَسُوْلِ اللهِ وَمَعْهَا وَمَعْهَا صَبِيًّ لَهَا فَكَلَمَهَا رَسُوْلُ اللهِ ﴿ فَقَالَ وَالَّذِي نَفْسِيْ بِيدِهِ اِنَّكُمْ اَحَبُّ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ عَمْدُتُيْنَ لَهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

৩৫০৪. আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা এক আনসারী মহিলা তার একটা শিশু ছেলেকে সাথে নিয়ে রস্লুল্লাহ (স)-এর নিকট আসলেন। তখন রস্লুল্লাহ (স) ঐ মহিলাটির সাথে কিছু কর্থাবার্তা বললেন এবং দু'বার তিনি একথাটা উচ্চারণ করলেন ঃ সেই সন্তার কসম, যাঁর হাতে আমার প্রাণ! নিক্য় লোকদের মধ্যে তোমরাই আমার নিকট সর্বাধিক প্রিয়।

#### ७৫-जनुष्मप ३ जानमात्रापत जनुमत्र थमरह ।

٣٥٠٥ - عَنْ زَيْدِ بْنِ اَرْقَمَ قَالَتِ الْاَنْصَارُ لِكُلِّ نَبِيِّ اَتْبَاعُ وَانَّا قَدِ اتَّبَعْنَاكَ فَادْعُ اللَّهَ اَنْ يَجْعَلَ اَتْبَاعَنَا مِنَّا فَدَعَا بِهِ فَنَمَيْتُ ذَٰلِكَ الِّي اِبْنِ اَبِيْ لَيْلَىٰ قَالَ قَدْ زَعَمَ اللَّهَ اَنْ يَجْعَلَ اَتْبَاعَنَا مِنَّا فَدَعَا بِهِ فَنَمَيْتُ ذَٰلِكَ الِّي الْبَيْ ابْنِ ابْنِ الْبِي لَيْلَىٰ قَالَ قَدْ زَعَمَ ذَلْكَ زَيْدٌ ـ

৩৫০৫ যায়েদ ইবনে আরকাম (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আনসাররা একদিন রস্পুল্লাহ (স)-কে] বললেন ঃ হে আল্লাহর রস্প ! প্রত্যেক নবীরই একদল মিত্র থাকে। আর আমরা আপনার মিত্র। অতএব, আপনি আল্লাহর নিকট দোয়া করুন যেন তিনি আমাদের মিত্রদেরকেও আমাদের মতো গণ্য করেন। (অর্থাৎ তাদেরকেও আনসার বলা হোক)। তখন তিনি ঐ দোআ করেন। (অধঃস্কন রাবী আমর বলেন ঃ) আমি এ হাদীসটি (আবদুর রহমান) ইবনে আবু লাইলার নিকট বর্ণনা করলে তিনি বললেন ঃ যায়েদ হুবহু একথাই বলেছেন।

٣٠٠٦- عَنْ عَمْرُو بْنُ مُرَّةَ قَالَ سَمِعْتُ اَبَا حَمْزَةَ رَجُلاً مِنَ الْاَنْصَارِ قَالَتِ الْاَنْصَارُ اللَّهَ اَنْ يَجْعَلَ اتْبَاعَنَا مِنَا الْاَنْصَارُ اللَّهَ اَنْ يَجْعَلَ اتْبَاعَنَا مِنَا الْاَنْصَارُ اللَّهَ اَنْ يَجْعَلَ اتْبَاعَنَا مِنَا قَالَ النَّبِيِّ عَيْدُ اللَّهُ اَلْ يَجْعَلَ الْبَاعَةُ مَنْهُمْ قَالَ عَمْرُوْ فَذَكُرْتُهُ لِإِبْنِ ابِي لَيْلَى قَالَ قَالَ عَمْرُوْ فَذَكُرْتُهُ لِإِبْنِ ابِي لَيْلَى قَالَ قَالَ عَمْرُو فَذَكُرْتُهُ لِإِبْنِ ابِي لَيْلَى قَالَ قَدْ زَعْمَ ذَاكَ زَيْدٌ قَالَ شَعْبَةُ اَظُنُهُ زَيْدَ بْنَ ارْقَمَ \_

৩৫০৬. আমর ইবনে মুররাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আবু হামযা নামক জনৈক আনসারীকে বলতে শুনেছি ঃ একদিন আনসাররা নবী (স)-কে বললেন, প্রতিটি জাতির একদল সহযোগী থাকে এবং আমরা আপনার সাথে সহযোগিতা করেছি। কাজেই আপনি আল্লাহর কাছে দোয়া করুন যেন তিনি আমাদের সহযোগিদেরকে আমাদের দলভুক্ত করে দেন। নবী (স) তখন দোয়া করলেন ঃ হে আল্লাহ! তাদের সহযোগিদেরকে তাদেরই অন্তর্ভুক্ত করুন। আমর বলেন ঃ আমি এ হাদীসটি ইবনে আবু লাইলার নিকট থেকে বর্ণনা করলে তিনি বললেন ঃ যায়েদ হুবহু এ কথাই বলেছেন।

৬৬-অনুচ্ছেদ ঃ আনসার পরিবারের মর্যাদা।

٣٠٠٧ عَنْ أَبِي أُسَيْدٍ قَالَ قَالَ النَّبِيِّ عَيْدُ دُوْدِ الْأَنْصَارِ بَنُو النَّجَّارِ ثُلُّ النَّجَارِ ثَمْ بَنُو سَاعِدَةَ وَفِي كُلِّ دُورٍ ثُمَّ بَنُو سَاعِدَةَ وَفِي كُلِّ دُورٍ ثُمَّ بَنُو سَاعِدَةَ وَفِي كُلِّ دُورٍ ثُمَّ بَنُو سَاعِدَةَ وَفِي كُلِّ دُورٍ الْأَنْصَارِ خَيْدَ لَنَّ فَقَالَ سَعْدُ أَرَى النَّبِيُّ عَنْ الْأَقَدُ فَصَلَّا عَلَيْنَا فَقَيْلَ قَدْ فَضَلَا عَلَيْنَا فَقَيْلَ قَدْ فَضَلَكُمْ عَلَى كَثَيْرٍ ـ

৩৫০৭. আবু উসাইদ (রা) থেকে বর্ণিত। তান বলেন, নবী (স) বলেছেন ঃ আনসার পরিবারের মধ্যে শ্রেষ্ঠ হলো (১) বনী নাজ্জার, তারপর (২) বনী আবদুল আশহাল, তারপর (৩) বনী হারেস ইবনে খাযরাজ, তারপর (৪) বনী সাঈদা। বস্তুত আনসারদের প্রতিটি পরিবারেই কল্যাণ রয়েছে। সা'দ ইবনে উবাদা বললেন ঃ আমার মনে হচ্ছে নবী (স) অন্যদেরকে আমাদের ওপর প্রাধান্য দিয়েছেন। তদুত্তরে তাঁকে বলা হলো, তোমাদেরকেও তো তিনি অন্য অনেকের ওপরই প্রাধান্য দিয়েছেন।

٣٥.٨ عَنْ اَبِي اُسنَدٍ اِنَّهُ سَمِعَ النَّبِيِّ يَقُولُ خَيْرُ الْاَنْصَارِ اَوْ قَالَ خَيْرُ دُورِ الْاَنْصَارِ بَنُو النَّجَّارِ وَبَنُو عَبْدِ الْاَشْهَلِ وَبَنُو الْحَارِثِ وَبَنُوْ سَاعِدَةً ـ

৩৫০৮. আবু উসাইদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি নবী (স)-কে বলতে শুনেছেন ঃ আনসারদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ অথবা বলেছেন, আনসার পরিবারসমূহের মধ্যে শ্রেষ্ঠ হলো ঃ (১) বনী নাজ্জার, (২) বনী আবদুল আশহাল, (৩) বনী হারেস (ইবনে খাযরাজ) ও (৪) বনী সাঈদা।

٣٠٠٩ عَــنْ أَبِي حَمَيْدٍ عَنِ النَّبِيِّ عِنَ قَالَ أِنَّ خَيْرَ دُوْرِ الْاَنْصَارِ دَارُ بَنِي النَّجَّارِ ثُمَّ بَنِي سَاعِدَةً وَفِي كُلِّ دُوْرِ الْاَنْصَارِ خَيْرٌ فَلَحِقْنَا (فَلَحِقَنَا) سَعْدَ أَبِنَ عُبَادَةً فَقَالَ اَبُوْ اُسَيْدِ اَلَمُ ثَرَ اَنَّ نَبِيُّ اللَّهُ خَيَّرَ الْاَنْصَارِ خَيْرٌ فَلَحِقَنَا (فَلَحِقَنَا) سَعْدَ أَبِنَ عُبَادَةً فَقَالَ اَبُوْ اُسَيْدِ اَلَمُ ثَرَ اَنَّ نَبِيُّ اللَّهُ خَيَّرَ دُوْرُ خَيَّرَ الْاَنْصَارِ فَجَعْلَنَا اَخْيُرًا فَاَدْرَكَ سَعْدُ النَّبِيُّ عَيِّ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ خُيَّرَ دُوْرُ الْاَنْصَارِ فَجُعْلِنَا أَخِرًا فَقَالَ اَوَلَيْسَ بِحَسْبِكُمْ اَنْ تَكُونُوا مِنَ الْخِيَارِ ـ الْاَنْصَارِ فَجُعْلِنَا أَخِرًا فَقَالَ اَوَلَيْسَ بِحَسْبِكُمْ اَنْ تَكُونُوا مِنَ الْخِيَارِ ـ

৩৫০৯. আবু হুমাইদ (রা) নবী (স) থেকে বর্ণনা করেছেন। নবী (স) বলেছেন ঃ আনসারদের ঘরানাগুলোর মধ্যে শ্রেষ্ঠ হল (১) বনী নাজ্জারের ঘরানা, তারপর (২) বনী আবদুল আশহাল, তারপর (৩) বনী হারেসার, তারপর (৪) বনী সাঈদা। বস্তুত আনসারদের প্রতিটি ঘরানায় কল্যাণ রয়েছে। রাবী বলেন ঃ অতপর আমরা সা'দ ইবনে উবাদার সাথে মিলিত হলে আবু উসাইদ সা'দকে লক্ষ করে বললেন ঃ তুমি কি লক্ষ করনি যে, আল্লাহর নবী (স) আনসারদের শ্রেষ্ঠত্ব বর্ণনা করতে গিয়ে আমাদেরকে সর্বশেষ স্থান দিয়েছেন ? একথা শুনে সা'দ নবী (স)-এর সাথে সাক্ষাত করলেন এবং বললেন ঃ হে আল্লাহর রস্ল! আনসার পরিবারদের শ্রেষ্ঠত্ব বর্ণনা প্রসঙ্গে আমাদেরকে বুঝি সবার শেষে রাখা হলো। তখন তিনি [নবী (স)] বললেন ঃ তোমরা যে শ্রেষ্ঠ পরিবারগুলোর অন্তর্ভুক্ত হতে পেরেছ এই কি তোমাদের মর্যাদার জন্য যথেষ্ট নয় ?

৬৭-অনুচ্ছেদ ঃ আনসারদের লক্ষ করে নবী (স) বলেন ঃ তোমরা হাউবে কাউসার-এর নিকট আমার সাথে মিলিত হওয়া পর্যন্ত ধৈর্যধারণ করো। এ হাদীসটি আবদুল্লাহ ইবনে যাইদ নবী (স) থেকে বর্ণনা করেছেন।

٣٥١- عَنْ اُسنَدِ بُنِ حُضنَيْرِ اَنَّ رَجُلاً مِنَ الْاَنْصَارِ قَالَ يَا رَسُولَ اللهِ اَلاَ تَسْتَعْمِلُنِيْ كَمَا اِسْتَعْمَلُنِيْ اَسْتَعْمَلُنِيْ كَمَا اِسْتَعْمَلُنِيْ اللهِ الله

৩৫১০. উসাইদ ইবনে হুযাইর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা একজন আনসার রসূলুল্লাহ (স)-কে বললেন ঃ হে আল্লাহর রসূল ! আপনি অমুককে যেভাবে সরকারী কাজে নিযুক্ত করেছেন অনুদ্ধপভাবে আমাকেও কোন সরকারী কাজে নিযুক্ত করুন না কেন ! তিনি বললেন ঃ আমার পরে খুব শীগগিরই তোমরা পক্ষপাতিত্ব দেখতে পাবে। কাজেই তোমরা হাউজে কাউসার-এর নিকট আমার সাথে মিলিত হওয়া পর্যন্ত (অর্থাৎ কিয়ামত পর্যন্ত) থৈর্যধারণ করে।

٣٥١١ – عَنْ اَنْسِ بْنِ مَالِكِ يَقُولُ قَالَ النَّبِيِّ ﴿ لِلْاَنْصَارِ انِّكُمْ سَتَلْقَوْنَ بَعْدِيَ الْمُرْتَةُ فَاصْبِرُواْ حَتَى تَلْقُونِي وَمَوْعِدُكُمُ الْحَوْضُ -

৩৫১১. আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ একদা নবী (স) আনসারদেরকে বললেন ঃ আমার পরে খুব শীগগিরই তোমরা অন্যায় পক্ষপাতিত্ব দেখতে পাবে। অতএব তোমরা আমার সাথে সাক্ষাত করা পর্যন্ত সবর করতে থাক। আর তোমাদের সাথে সাক্ষাতস্থল হলো হাউযে কাউসার।

٣٥١٢ عَــنُ يَحْيَى بْنِ سَعِيْدٍ عَنْ اَنْسَ بْنَ مَالِكٍ حَيْنَ خَرَجَ مَعَــهُ الِّي الْوَلِيْدِ قَالَ دَعَا النَّبِيُ عَنِي الْاَنْصَارُ اللَّي اَنْ يُقْطِعَ لَهُمُ الْبَحْرَيْنِ فَقَالُــوْا لاَ الاّ اللهُ اَنْ تُقَطِعَ لِهُمُ الْبَحْرَيْنِ فَقَالُــوْا لاَ الاّ اللهُ ا

৩৫১২. ইয়াহইয়া ইবনে সাঈদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি আনাস ইবনে মালেক (রা)-এর সাথে ওয়ালিদের কাছে যাবার সময় তাঁকে বলতে ওনেছেন ঃ নবী (স) একদা আনসারদেরকে বাহরাইনের জায়গীর তাদের নামে লিখে দেয়ার জন্য ডেকে পাঠান। তখন তারা বললেন ঃ না আমরা নেব না। হাঁ, যদি আমাদের মুহাজির ভাইদেরকেও অনুরূপ জায়গীর প্রদান করা হয় তবে নিতে পারি। নবী (স) বললেন ঃ যদি তোমরা না নিতে চাও তবে আমার সাথে মুলাকাত করা পর্যন্ত (অর্থাৎ কিয়ামত পর্যন্ত) ধৈর্যধারণ করতে থাক। কেননা আমার পরে খুব শীগগীরই তোমাদের ওপর অন্যদেরকে প্রাধান্য দেয়া হবে। ৬০

৬৮-অনুচ্ছেদ ঃ নবী (স)-এর দোয়া (হে আল্লাহ !) তুমি আনসার ও মুহাজিরদের মঙ্গল কর।

٣٥١٣ - عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ عِيثَ لاَ عَيْشَ الاَّ عَيْشُ الاَّحْرَةِ فَاصَلِحِ الْأَنْصَارَ وَالْلُهَاجِرَةَ وَعَنْ قَتَادَةَ عَنْ اَنَسٍ عَنِ النَّبِيُّ عَيْهَ مَثِلَهُ وَقَالَ فَاعْفِرْ لِلْاَنْصَارِ ـ فَاعْفِرْ لِلْاَنْصَارِ ـ

৩৫১৩ আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রস্লুল্লাহ (স) বলেছেন ঃ আখেরাতের জীবনই প্রকৃত জীবন। অতএব (হে আল্লাহ !) তুমি আনসার ও মুহাজিরদের মঙ্গল কর। কাতাদা আনাস (রা)-এর বরাত দিয়ে নবী (স) থেকে অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেছেন। তবে পার্থক্য এতটুকু যে, তিনি বলেছেন ঃ (হে আল্লাহ !) আনসারদেরকে তুমি ক্ষমা কর।

٣٥١٤ عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكِ قَالَ كَانَتِ ٱلاَنْصَارُ يَوْمَ الْخَنْدَقِ تَقُولُ:

نَحْنُ الَّذِيْنَ بَايَعُوْا مُحَمَّداً \* عَلَى الْجِهَادِ مَا حَيِيْنَا اَبَدَا

فَاجَابَهُمْ اَللَّهُمَّ لَا عَيْشَ الِلَّ عَيْشُ الْاخِرَةَ \* فَاكْرِمِ ٱلاَنْصَارَ وَالْمُهَاجِرَةِ ـ

৩৫১৪. আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, খন্দকের যুদ্ধের দিন পরিখা খনন করার সময় আনসাররা বলতেন ঃ "আমরা হলাম সেসব লোক যারা মুহাম্মদ (স)-এর সাথে এ মর্মে প্রতিজ্ঞবদ্ধ হয়েছি যে, যতোদিন বেঁচে থাকব ততদিন জিহাদ করে যাব।" তখন নবী (স) তাদের জবাবে বলতেন ঃ "হে আল্লাহ! পরকালের জীবনই প্রকৃত জীবন, অতএব তুমি আনসার ও মুহাজিরদের মর্যাদা বৃদ্ধি কর।"

٥١٥- عَنْ سَهُلٍ قَالَ جَاءَنا رَسُولُ اللهِ ﴿ وَنَحْنُ نَحْفِرُ الْخَنْدَقُ وَنَنْقُلُ التُّرَابِ

৬০. বস্তুত নবী (স)-এর ইন্তিকালের পর বিশেষ করে উসমান (রা)-এর খেলাফতকালেই এ অবস্থার সূচনা হয় এবং পরবর্তী উমাইয়াদের শাসনামলেও এ অবস্থা চলতে থাকে। বর্ণিত আছে যে, একবার এক আনসারী মুআবিয়া (রা)-এর নিকট কোন অভিযোগ নিয়ে এলে তিনি তার প্রতি মোটেই ক্রক্ষেপ করলেন না। তখন উক্ত আনসারী বললেন ঃ নবী (স) ঠিকই বলেছিলেন الكم سترون بعدى الترة অর্ধাং "আমার পরে তোমরা অন্যায় পক্ষপাতিত্ব দেখতে পাবে এবং তোমাদের ওপর অন্যদেরকে প্রাধান্য দেয়া হবে।" তখন মুআবিয়া (রা) বললেন, এমতাবস্থায় তিনি তোমাদেরকে কি করতে বলেছেন। মুআবিয়া (রা) বললেন ঃ স্বর করতে বলেছেন। মুআবিয়া (রা) বললেন ঃ সূতরাং তা-ই কর। তোমরা স্বর করতে থাক।

عَلَى اَكْتَادِنَا (اَكْبَادِنَا) فَقَالَ رَسَوْلُ اللهِ ﴿ اللَّهُمَّ لاَ عَيْشَ الِاَّ عَيْشَ الْاَحْرَةِ فَالْغَفِرْةِ فَالْغَفِرْ لِلْمُهَاجِرِيْنَ وَالْاَنْصَارِ ۔

৩৫১৫. সাহল (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ (র্যন্দকের যুদ্ধের সময় যখন) আমরা পরিখা খনন করছিলাম এবং নিজেদের কাঁধে করে মাটি বহন করছিলাম তখন রস্লুল্লাহ (স) আমাদের নিকট আসলেন এবং বললেন ঃ "হে আল্লাহ! পরকালের জীবনই প্রকৃত জীবন, অতএব মুহাজির ও আনসারদেরকে তুমি ক্ষমা কর।"

৬৯-অনুক্রেদ ঃ قوله تعالى : وَيُوثِرُونَ عَلَى اَنفُسهم وَلَو كَانَ بِهِم خَصَاصَة "(আল্লাহ বলেন ঃ) তারা (আনসাররা) নির্জেদের ওপর (মুহার্জিরদের প্রয়োজনকে) অগ্রাধিকার দিয়ে থাকে যদিও তারা নিজেরাই অভাক্গত ।"—(আল হাশর ঃ ৯)

৩৫১৬. আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (স)-এর নিকট একজন লোক আসল। লোকটার জন্য কিছু খাবার আনতে তিনি নিজ স্ত্রীদের নিকট লোক পাঠালেন। তাঁরা বললেন, আমাদের কাছে পানি ছাড়া কিছুই নেই। রস্লুল্লাহ (স) বললেন, কে এ লোকটাকে সাথে নেবে ? অথবা কে এর মেহমানদারী করবে ? আনসারদের মধ্য থেকে এক ব্যক্তি বলল, আমি। কাজেই সে লোকটাকে সাথে নিয়ে বাড়িতে গিয়ে স্ত্রীকে বলল, রস্লুল্লাহ (স)-এর মেহমানটির সম্মান কর (অর্থাৎ তার আহারের ব্যবস্থা কর)। স্ত্রী বলল, বাচ্চাদের খাবার ছাড়া আমাদের ঘরে আর কিছুই নেই। আনসারী বলল, তুমি খাবার প্রস্তুত কর এবং বাতি জ্বাল। বাচ্চারা রাতের খাবার চাইলে তাদেরকে ঘুম পড়িয়ে রেখ। খাবার তৈরী করল, বাতি জ্বালাল এবং বাচ্চাদেরকে ঘুম পড়িয়ে রাখল। তারপর সে দাঁড়িয়ে বাতিটা ঠিক করার ভান করে তা নিবিয়ে দিল। অতপর তাঁরা উভয়ে আনসারী ও তাঁর স্ত্রী মেহমানকে বুঝাতে লাগল যে, তারাও খাচ্ছে। এভাবে তাঁরা দু জনেই ক্ষুধার্ত অবস্থায় রাত কাটাল। যখন ভোর হল তখন ঐ আনসারী রস্লুল্লাহ (স)-এর নিকট গেলে

তিনি বললেন, আজ রাতে তোমাদের দু'জনের ক্রিয়াকলাপ দেখে আল্লাহ হেসেছেন অথবা পছন্দ করেছেন (রাবীর সন্দেহ)। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ এ আয়াত অবতীর্ণ করলেন, "তারা নিজেদের ওপর অন্যদেরকে অগ্রাধিকার দেয়, যদিও দারিদ্র তাদের সাথে লেগেই থাকে। আর মূলত যারা স্বীয় প্রবৃত্তির লোভ লালসা থেকে মুক্ত তারাই সফলকাম।"

৭০-অনুচ্ছেদ ঃ নবী (স) বলেন, তোমরা আনসারদের সং ও উত্তম ব্যক্তিদের গ্রহণ কর এবং তাদের মন্দ ব্যক্তিদের ক্ষমা সুন্দর দৃষ্টিতে দেখ।

٣٥١٧ عَنْ هِشَام بْنِ زَيْدٍ قَالَ سَمَعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكِ يَقُلُولُ مَرَّ أَبُو بَكُرٍ وَالْعَبَّاسُ بِمَجْلِسِ مِنْ مَجَالِسِ أَلاَنْصَارِ وَهُمْ يَبْكُونَ فَقَالُ مَا يُبْكِيْكُمْ قَالُولُ لَا نَكْرْنَا مَجْلِسَ النَّبِيِّ فَا خَبْرَهُ بِذِلِكَ قَالَ فَحَرَجَ لَكَرْنَا مَجْلِسَ النَّبِيِّ فَا خَبْرَهُ بِذِلِكَ قَالَ فَحَرَجَ النَّبِيِّ فَا خَبْرَهُ بِذِلِكَ قَالَ فَحَرَجَ النَّبِيِّ وَقَدْ عَصَبَ عَلَى رَأْسِهِ حَاشِيَة بُرْدٍ قَالَ فَصَعِدَ المُنْبَرَ وَلَمْ يَصَعَدْهُ النَّبِيِّ وَقَدْ عَصَبَ عَلَى رَأْسِهِ حَاشِيَة بُرْدٍ قَالَ فَصَعِدَ المُنْبَرَ وَلَمْ يَصَعَدْهُ بَعْدَ ذَلِكَ الْيَوْمِ فَحَمدَ الله وَاتَثنَى عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ أُوصِيْكُمْ بِإلْاَنْصَارِ فَانَّهُمْ كَرِشِيى وَقَدْ قَضَوا الله وَاتَثنَى عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ أُوصِيكُمْ بِإلَانَصَارِ فَانَّهُمْ كَرِشِيى وَعَيْبَتَى وَقَدْ قَضَوا الَّذِي عَلَيْهِمْ وَبَقِي الَّذِي لَهُمْ فَاقْبَلُوا مِنْ مُحْسِنِهِمْ وَتَجَاوَزُوا عَنْ مُسْيئِهِمْ وَتَجَاوَزُوا

৩৫১৭. হিশাম ইবনে যায়েদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আনাস ইবনে মালেক (রা)-কে বলতে শুনেছি, ["নবী (স) যখন অন্তিম পীড়ায় আক্রান্ত তখন] আবু বকর (রা) ও আব্বাস (রা) একদিন আনসারদের কোন এক মজলিসের কাছ দিয়ে যাচ্ছিলেন। দেখলেন ঐ মজলিসের লোকেরা কাঁদছে। তাদেরকে জিজ্ঞেস করলেন, আপনারা কাঁদছেন কেন? তাঁরা বললেন, আমাদের সাথে নবী (স)-এর ওঠা-বসা ও মজলিসের কথা আমরা আলোচনা করছিলাম। অতপর আবু বকর (রা) অথবা আব্বাস (রা) নবী (স)-এর নিকট যান এবং এ ব্যাপারে তাঁকে অবহিত করেন। রাবী বলেন, তখন নবী (স) একখানা চাদরের এক প্রান্ত মাথায় বাঁধা অবস্থায় ঘর থেকে বেরিয়ে আসলেন এবং মিশ্বরে আরোহণ করলেন। ঐদিনের পর তিনি আর মিশ্বরে আরোহণ করেনিন। তিনি আল্লাহর প্রশংসা ও গুণকীর্তন করলেন। তারপর বললেন, আনসারদের প্রতি লক্ষ রাখার জন্য আমি তোমাদেরকে অসিয়ত করছি। কেননা তারা আমার শক্তির উৎস এবং আমার আমানতের ভাভার। তাদের দায়িত্ব তারা যথাযথ সম্পাদন করেছে, কিন্তু তাদের প্রাপ্য তা বাকী রয়েছে। অতএব তাদের উত্তম ব্যক্তিদের তোমরা কবুল করে। এবং তাদের মন্দ ব্যক্তিদের ক্ষমা সুন্দর দষ্টিতে দেখো।

٣٥١٨ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ يَقُولُ خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ وَعَلَيْهِ مِلْحَفَةُ مُتَعَطَّفًا بِهَا عَلَى مَنْكَبَيْهِ وَعَلَيْهِ عَصَابَةُ دَسْمَاءُ حَتَّى جَلَّـسَ عَلَى الْمُنْبَرِ فَحَمدَ اللَّهُ وَٱنْثَى عَلَى الْمُنْبَرِ فَحَمدَ اللَّهُ وَٱنْثَى عَلَى الْمُنْبَرِ فَحَمدَ اللَّهُ وَٱنْثَى عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ امَّا بَعْدُ اللَّهُ النَّاسُ فَإِنَّ النَّاسَ يَكْتُـرُونَنَ وَتُقِلَّ الْاَنْصَارُ حَتَّى

يَكُوْنُوْا كَالْلَحِ فِي الطَّعَامِ فَمَنْ وَلِيَ مِنْكُمْ اَمْرًا يَضُرُّ فَيْهِ اَحَدًا اَوْ يَنْفَعُهُ فَلْيَقْبَلْ مِنْ مُحْسِنَهُمْ وَيَتَجَاوَزْ عَنْ مُسْيِئهمْ ـ

৩৫১৮. ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রস্পুল্লাহ (স) (তাঁর অন্তিম পীড়া কালে) একদিন একখানা চাদর গায়ে জড়িয়ে চাদরের প্রান্তম্বয় দুই ঘাড়ে পেঁচিয়ে এবং মাথায় একটা পাগড়ী বেঁধে বেরিয়ে এলেন এবং মিম্বরের ওপর গিয়ে বসলেন। তারপর তিনি আল্লাহর প্রশংসা ও মহিমা বর্ণনা করলেন। তারপর বললেন ঃ অতপর হে লোকেরা! লোকদের সংখ্যা ক্রমশ বাড়তে থাকবে আর আনসারদের সংখ্যা ক্রমান্বয়ে হ্রাস পেতে থাকবে। অবশেষে তারা খাদ্যের মধ্যকার লবণ তুল্য হয়ে দাঁড়াবে। অতএব তোমাদের কেউ যদি কোন ক্ষমতার অধিকারী হয় যার ফলে সে কোন লোকের ক্ষতিও করতে পারে কিংবা উপকারও করতে পারে তবে তার উচিত, যেন সে আনসারদের সংব্যক্তিদের গ্রহণ করে এবং তাদের মন্দ ব্যক্তিদের ক্ষমা করে:

٣٥١٩ عَنْ انَسِ بْنِ مَالِكِ عَنِ النَّبِيِّ قَالَ الْاَنْصَارُ كَــرِشِنِي وَعَيْبَتِيْ وَعَيْبَتِيْ وَالنَّاسُ سَيَكُتُرُوْنَ وَيَقِلِّكُنَ فَاقْبَلُوا مِنْ مُحْسِنِهِمْ وَتَجَاوَزُوا عَنْ مُسِيْئِهِمْ ـ

৩৫১৯. আনাস ইবনে মালেক (রা) নবী (স) থেকে বর্ণনা করেছেন। নবী (স) বলেছেন, আনসাররা আমার শক্তির উৎস ও আমার আমানতের ভান্তার। লোকদের সংখ্যা ক্রমশ বৃদ্ধি পাবে। কিন্তু তাদের সংখ্যা হ্রাস পাবে। সুতরাং তোমরা তাদের পুণ্যবানদের গ্রহণ কর এবং তাদের অন্যায়কারীদের ক্ষমা কর।

৭১ অনুক্ষেদ ঃ সা'দ ইবনে মু'আয (রা)-এর মর্যাদা।

.٣٥٢- عَنْ آبِيْ اسْحَقَ قَالَ سَمَعْتُ الْبَرَاءَ يَقُـولُ اُهْدِيَتُ النَّبِيُّ حَلَّةُ حَرِيْرٍ فَجَعَلَ اَصَحَابُهُ يَمَسَّوْنَهَا وَيَفَجَبُونَ مِنْ لِينِهَا فَقَالَ اتَعْجَبُونَ مِنْ لِينِ هٰذهِ لَمَنَادِيلُ سَعْدِ بَنِ مُعَادٍ خَيْرٌ مِنْهَا أَوْ اَلْيَنُ رَوَاهُ قَتَادَةُ وَالـزَّهْرِيُّ سَمِعًا اَنْسَلًا عَن النَّبِيُّ الْمَا الْهَا الْمَا الْمُ الْمَا الْمَا الْمَا الْمُعَالِيْ الْمَا الْمَالُمُ الْمَا الْمَا الْمَا الْمُعْمَا الْمَا الْمُعْمِ الْمُعْمَا الْمَا الْمَا الْمُعْمَا الْمُوالِقُولُ الْمُعْمَا الْمُعْمِي الْمَا الْمُعْمَا الْمَا الْمُعْمَا الْمُعْمَا الْمُعْمَا الْمُعْمَا الْمُعْمَا الْمُعْمَا الْمُعْمَا الْمُعْمَا الْمُعْمَا الْمُعْمِي الْمُعْمَا الْمُعْمَا الْمُعْمَا الْمُعْمَا الْمُعْمَا الْمُعْمِي الْمُعْمَا الْمُعْمِعِيْمِ الْمُعْمَا الْمُعْمَا الْمُعْمَا الْمُعْمَا الْمُعْمِ الْمُعْمِعِيْمِ الْمُعْمِا الْمُعْمِعِيْمُ الْمُعْمِعِيْمِ الْمُعْمِعِيْمُ الْمُعْمِعِيْمِ الْمُعْمِعِيْمِ الْمُعْمِعِيْمُ الْمُعْمِعِيْمُ الْمُعْمِعِيْمُ الْمُعْمِعِيْمُ الْمُعْمِعِمُ الْمُعْمِعِمُ الْمُعْمِعِمُ الْمُعْمِعِمُ الْمُعْمِعِمُ الْمُعْمِعُمُ الْمُعْمِعِمُ الْمُعْمِعِمُ الْمُعْمِعْمُ الْمُعْمِعِمُ الْمُعْمِعِمُ الْمُعْمِعِمُ الْمُعْمِعِمِ الْمُعْمِعِمُ الْمُعْمِعِمِ

৩৫২০. আবু ইসহাক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি বারাআকে বলতে ওনেছি, একদা নবী (স)-এর জন্য হাদীয়া স্বরূপ একটা রেশমী জুব্বা আসল। তখন সাহাবারা জুব্বাটি স্পর্শ করে তার কোমলতা দেখে বিশ্বিত হলেন। রসূলুল্লাহ (স) বললেন, তোমরা এর কোমলতা দেখে বিশ্বয়বোধ করছ। অথচ সা দ ইবনে মুআযের রুমাল (জানাতে)-এর চেয়ে অধিক উত্তম হবে। অথবা (তিনি বলেছেন,) এর চেয়ে অধিক নরম ও তুলতুলে হবে।

এ হাদীসটি কাতাদা ও যুহরী আনাসের বরাত দিয়ে নবী (স) থেকে রেওয়ায়েত করেছেন

٣٥٢١ عَنْ جَابِرٍ سَمَعْتُ النَّبِيِّ ... يَقُولُ اِهْتَزَّ الْعَرْشُ لِمَوْتِ سَعْدِ بَنِ مَعَادٍ وَعَنِ النَّبِيُّ ... مِثْلَهُ فَقَالَ رَجُلُ لِجَابِرٍ وَعَنِ النَّبِيُّ ... مِثْلَهُ فَقَالَ رَجُلُ لِجَابِرٍ وَعَنِ النَّبِيُّ ... مِثْلَهُ فَقَالَ رَجُلُ لِجَابِرٍ

فَانَّ الْبَرَاءَ يَقُولُ اِهْتَزَّ السَّرِيْرُ فَقَالَ انَّهُ كَانَ بَيْنَ هَذَيْنِ الْحَيَّيْنِ ضَغَائِنُ سَمَعْتُ النَّبِيُّ ﴿ يَقُولُ اِهْتَزَّ عَرْشُ الرَّحُمْنِ لِمَوْتِ سَعْدِ بَنِ مُعَاذٍ .

৩৫২১. জাবৈর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নবী (স)-কে বলতে ন্তর্নেছি, সাদ ইবনে মুআযের মৃত্যুতে আরশ নড়ে উঠেছিল। তখন এক ব্যক্তি জাবেরকে বলল, বারাআ ইবনে আযেব তো বলেন, (আল্লাহর আরশ নয় বরং জানাযার) খাট নড়ে উঠেছিল। তদুত্তরে তিনি জাবের বললেন, এ গোত্রছয়ের মধ্যে [অর্থাৎ সাদ ও বারাআ (রা)-এর গোত্রের মধ্যে কিছুটা বিদ্বেষ ভাব ছিল। আমি নবী (স)-কে বলতে তনেছি, সাদ ইবনে মুআযের মৃত্যুতে আল্লাহর আরশ নড়ে উঠেছিল।

৩৫২২. আবু সাইদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। কিছু লোক (অর্থাৎ বনী কুরাইয়া গোত্রের ইহুদীরা) সা'দ ইবনে মুআ্যের সালিসী মেনে নিয়ে (কিল্লা থেকে) অবতরণ করল। তখন রস্লুল্লাহ (স) সা'দকে ডেকে পাঠালেন। তিনি একটা গাধার পিঠে চড়ে আসলেন। যখন মসজিদের নিকটে এসে পৌছলেন, নবী (স) বললেন, তোমাদের শ্রেষ্ঠ ব্যক্তির অথবা (বলেছেন) তোমাদের নেতার সম্মানার্থে দাঁড়াও। তারপর তিনি বললেন, হে সা'দ! এরা তোমার ফ্রুসালাকে মেনে নেবে বলে (কিল্লা থেকে) অবতরণ করেছে। ৬১ তিনি সা'দ বললেন, তাদের ব্যাপারে আমি এ ফ্রুসালা ঘোষণা করছি যে, যারা তাদের মধ্যে যুদ্ধ করার যোগ্য তাদেরকে হত্যা করা হোক এবং তাদের নারী ও শিশুদের বন্দী করা হোক। (সা'দের রায় শুনে) নবী (স) বললেন, আল্লাহর ফ্রুসালা অনুযায়ী তুমি ফ্রুসালা করেছ।

৭২-অনুচ্ছেদ ঃ উসাইদ ইবনে হ্যাইর ও আব্বাদ ইবনে বিশর (রা)-এর মর্যাদা।

৬১. এ ঘটনাটি সংঘটিত হয় পঞ্চম হিজ্ঞরীর শভয়াল মাসে। যখন বনী কুরাইযা গোত্রের ইছদীরা রস্লুল্লাহ (স)-এর সাথে কৃত অঙ্গীকার ভঙ্গ করে আহয়াব মুদ্ধে অংশ নেয় তখন তিনি তাদেরকে পঁচিশ দিন পর্যন্ত কিল্লার মধ্যে অবরোধ করে রাখেন। অবশেষে তারা সা দ ইবনে মুআয়ের ফয়সালা মেনে নেবে বলে আবেদন করলে নবী (স) অবরোধ তুলে নেন এবং তারা কিল্লা থেকে বেরিয়ে আসে;

৩৫২৩. আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। একদা দু'জন লোক অন্ধকার রাতে নবী (স)-এর কাছ থেকে বের হলেন। তখন তাদের সামনে দিয়ে একটি আলো চলতে লাগল। যখন তারা দু'জন বিচ্ছিন্ন হলেন তখন আলোটাও বিচ্ছিন্ন হয়ে উভয়ের সাথে চলতে লাগল।

মা'মার সাবিত ও আনাসের বরাত দিয়ে বলেন, তারা (দু'জন) ছিলেন উসাইদ ইবনে হ্যাইর ও (অপর) একজন আনসার।

হামাদ সাবেত ও আনাসের বরাত দিয়ে বলেছেন, তখন উসাইদ ইবনে হুযাইর ও আব্বাদ ইবনে বিশর নবী (স)-এর নিকট ছিলেন। (সুতরাং এটা তাদের দু'জনেরই ঘটনা)।

৭৩-অনুচ্ছেদ ঃ মু'আয ইবনে জাবাল (রা)-এর মর্যাদা।

٣٥٢٤ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِهِ سَمَعْتُ النَّبِيُّ مِنْ يَقُولُ اِسْتَقَرَقُ الْقُسْرَانَ مِنْ اَرْبَعَةٍ مِنْ اِبْنِ مَسْعُود وسَالِم مَوْلَى اَبِي حُذَيْفَةَ وَأَبَّيٍّ وَمُعَاذِ بْنِ جَبِّلٍ ـ مِنْ اَرْبَعَةٍ مِنْ اِبْنِ مَسْعُود وسَالِم مَوْلَى اَبِي حُذَيْفَةَ وَأَبَّيٍّ وَمُعَاذِ بْنِ جَبِّلٍ ـ

৩৫২৪. আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নবী (স)-কে বলতে ওনেছি, চার ব্যক্তির নিকট থেকে কুরআনের পাঠ গ্রহণ করঃ (১) ইবনে মাসউদ (২) আবু হ্যাইফার মুক্ত গোলাম সালেম, (৩) উবাই (ইবনে কাব) ও (৪) মু'আয ইবনে জাবাল।

৭৪-অনুচ্ছেদ ঃ সা'দ ইবনে উবাদা (রা)-এর মর্যাদা। আয়েশা (রা) বলেন, এর পূর্বে<sup>৬২</sup> তিনি একজন পুণাবান ব্যক্তি ছিলেন।

٣٥٢٥ عَنْ آبِي ٱسنيد قَالَ رَسُوْلُ اللهِ خَيْرُ دُوْرِ الْانْصَارِ بِنُوُ النَّجَّارِ ثُمَّ بَنُوْ عَبْدِ الْاَشْهَلِ ثُمَّ بَنُوْ الْحَارِثِ بَنِ الْخَزْرَجِ ثُمَّ بَنُوْ سَاعِدَةَ وَفِي كُلِّ دُوْرِ الْاَشْهَلِ ثُمَّ بَنُو الْحَارِثِ بَنِ الْخَزْرَجِ ثُمَّ بَنُوْ سَاعِدَةَ وَفِي كُلِّ دُوْرِ الْاَنْصَارِ خَيْرٌ فَقَالَ سَعْدُ بَنُ عُبَادَةً وَكَانَ ذَاقَدَم فِي الْاِسْلاَمِ الرَّي رَسُـــُولَ الْاَنْصَارِ خَيْرٌ فَقَالَ سَعْدُ بَنُ عُبَادَةً وَكَانَ ذَاقَدَم فِي الْاِسْلاَمِ الرَّي رَسُـــُولَ اللهِ قَدْ فَضَلًا عَلَيْنَا فَقْيُلَ لَهُ قَدْ فَضَلَّكُمْ عَلَى نَاسٍ كَثِيرٍ ـ

৩৫২৫. আবু উসাইদ (রা) বলেন, রসূলুল্লাহ (স) বলেছেন ঃ আনসার পরিবারের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ঃ (১) বনী নাজ্জার, তারপর (২) বনী আবদুল আশহাল, তারপর (৩) বনী হারেস ইবনে খাযরাজ, তারপর (৪) বনী সায়েদা। বস্তুত আনসারদের প্রতিটি পরিবারেই কল্যাণ রয়েছে। তখন সা'দ ইবনে উবাদা বললেন,—আর তিনি ছিলেন একজন প্রথম যুগের ও পয়লা কাতারের মুসলিম—আমার ধারণা, রসূলুল্লাহ (স) (অন্যদেরকে) আমাদের ওপর প্রাধান্য দিয়েছেন। তদুত্তরে তাঁকে বলা হল, তোমাদেরকেও তো তিনি অনেক লোকের ওপর প্রাধান্য দিয়েছেন।

৭৫-অনুচ্ছেদ ঃ উবাই ইবনে কা'ব (রা)-এর মর্যাদা।

৬২় অর্থাৎ তাঁকে জড়িত করে হয়রত আয়েশার (রা) বিরুদ্ধে মিথ্যা অপবাদের ঘটনার পূর্বে :

٣٥٢٦ عَنْ مَسْرِوُقِ فَالَ ذُكِرَ عَبْدُ اللهِ ابْنُ مَسْعُوْدٍ عِنْدَ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِهِ فَقَالَ ذَاكَ رَجُلٌ لاَ أَزَالُ أُحِبَّهُ سَمِعْتُ النَّبِيِّ عَيْدِ يقُولُ خُذُوا الْقُرْانَ مِنْ آرْبَعَةً مِنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ فَبَدَأ بِهِ وَسَالِمٍ مَوْلَىٰ آبِيُ حُذَٰفَةَ وَمُعَادِ بْنِ جَبَلِ مِنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ فَبَدَأ بِهِ وَسَالِمٍ مَوْلَىٰ آبِيُ حُذَٰفَةَ وَمُعَادِ بْنِ جَبَلِ وَأَبّي بْنِ كَعْبٍ \_

৩৫২৬. মাসরুক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রা)-এর নিকট আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) সম্পর্কে আলোচনা করা হলে তিনি বললেন, তিনি (আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ) এমন একজন লোক যাঁকে আমি আজীবন ভালবেসে যাব। আমি নবী (স)-কে বলতে শুনেছি, চার ব্যক্তির কাছ থেকে তোমরা কুরাআনের পাঠ গ্রহণ করঃ (১) আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা)-এ নাম ধরেই তিনি আরম্ভ করেন, (২) আবু হুযাইফার মুক্ত গোলাম সালেম. (৩) মু'আয ইবনে জাবাল ও (৪) উবাই ইবনে কা'ব।

٣٥٢٧ - عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ النَّبِيُّ ﴿ بُبِيِّ انَّ اللَّهُ اَمَرَنِي اَنْ اَقْرَأَ عَلَيْكَ لَمُ يَكُنِ الَّذِيْنَ كَفَرُوا قَالَ وَسَمَّانِي قَالَ نَعَمْ فَبَكَى -

৩৫২৭. আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী (স) উবাইকে বললেন, আল্লাহ আমাকে এ মর্মে আদেশ করেছেন যে, আমি যেন তোমাকে এ সূরাটি পাঠ করে শুনাই। উবাই বললেন, আল্লাহ কি আমার নাম ধরে বলেছেন। তিনি জবাব দিলেন, হাঁ, তখন উবাই কেনে ফেললেন।

৭৬-অনুচ্ছেদ ঃ যায়েদ ইবনে সাবেত (রা)-এর মর্যাদা।

٣٥٢٨- عَنْ اَنَسِ جَمَعَ الْقُرْانَ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ اَرْبَعَةُ كُلُّهُمْ مِنَ الْاَنْصَارِ الْبَيِّ وَمُعَادُ بُنُ جَبَلٍ وَاَبُقُ زَيْدٍ وَزَيْدُ بُنُ ثَابِتٍ قُلْتُ لاَنِسٍ مَنْ اَبُو ْزَيْدٍ قَالَ اَحَدُ عُمُوْمَتِيْ .

৩৫২৮, আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (স)-এর যমানায় যে চারজন লোক কুরাআন সংগ্রহ (ও সংকলন) করেছিলেন তাদের সবাই ছিলেন আনসারদের অন্তর্ভুক্ত। (ঐ চারজন ছিলেন) উবাই ইবনে কা'ব, মুয়ায ইবনে জাবাল, আবু যায়েদ ও যায়েদ ইবনে সাবেত। (অধস্থন রাবী কাতাদা বলেন,) আমি আনাসকে জিজ্জেস করলাম, আবু যায়েদ কে ? তিনি বললেন, আমার চাচা সম্পর্কের এক ব্যক্তি।

৭৭-অনুচ্ছেদ ঃ আবু তালহা (রা)-এর মর্যাদা।

٣٥٢٩ عَـنُ انْسِ قَالَ لَمَّا كَانَ يَوْمُ أُحد إِنْهَزَمَ النَّاسُ عَنِ النَّبِيِّ وَابُوُ طَلْحَةَ بَيْنَ يَدَى النَّبِيِّ مُجُوبٌ بِهِ عَلَيْهِ بِجِحَفَة لَهُ وَكَانَ اَبُوْ طَلْحَةَ رَجُللًا

رَامِيًا شَدَيْدً الْقَدُ يَكْسِرُ يَوْمَئِذٍ قَوْسَيْنِ اَوْ ثَلاَثًا وَكَانَ الرَّجُلُ يَمُرُّ مَعَهُ الْجَعْبَةُ مِنَ النَّبِيِّ فَيَقُولُ انْشُرُهَا (اَنْثُرُهَا) لاَبِي طَلْحَةً فَاشْرَفَ النَّبِيِّ فَيَقُولُ الْيَ الْقَوْمِ فَيُعُسُولُ اَبُو طَلْحَةً يَا نَبِي الله بِابِي اَنْتَ وَامْيِ لاَ تُشْرِفُ يُصِيْبُكَ سَهُمُ مِنْ سَهَامِ القَسومِ نَحرِي دُونَ نَحرِكَ وَلَقَد رَايتُ عَائِشَة بِنِتَ ابِي بَكر وَامُ سليمٍ وَانَّهُمَا لَمُشَمَّرَتَانِ ارَى خَدَمَ سُوْقَهِمَا تُنْقِزَانِ الْقِرَبَ عَلَى مُتُونَهِمَا تُقْرِغَانِهِ فِي اَفْوَاهِ الْقَوْمِ وَلَقَدُ وَقَعَ الْسَيْفُ مِنْ يَدَى ابْي طَلْحَةً اِمًا مَرَّتَيْنَ وَامًا ثَلَانًا لَـ السَّيْفُ مِنْ يَدَى ابْي طَلْحَةً اِمًا مَرَّتَيْنَ وَامًا ثَلاَثًا لَـ السَّيْفُ مِنْ يَدَى اَبِي طَلْحَةً اِمًا مَرَّتَيْنَ وَامًا ثَلاَثًا لَـ

৩৫২৯. আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ যখন ওহােদ যুদ্ধ সংঘটিত হয় তখন (এক পর্যায়ে) লােকেরা ছিন্নভিন্ন হয়ে নবী (স)-এর কাছ থেকে সরে পড়লে আবু তালহা নিজ ঢালটি নবী (স)-এর সামনে ধরে তাঁকে (শক্রর তীর থেকে) আড়াল করে রাখেন। আর আবু তালহা ছিলেন সুদক্ষ তীরন্দাজ এবং তিনি নিপুণ হাতে সুদীর্ঘ টান দিয়ে তীর নিক্ষেপ করতেন। ঐদিন তিনি দু তিনটি ধনুক ভেঙ্গে ফেলেন। আবু তালহার নিকট দিয়ে যখনই কােন ব্যক্তি তীরভর্তি শরাধার নিয়ে যেত, নবী (স) তাকে বলতেনঃ আবু তালহাকে ঐ তীরগুলাে দিয়ে যাও এক পর্যায়ে নবী (স) (ঢালের আড়াল থেকে) মুখ বের করে শক্রদের দিকে তাকালে আবু তালহা বলে ওঠেন, হে আল্লাহর নবী! আমার পিতা মাতা আপনার জন্য উৎসর্গ হােক! আপনি মুখ বাড়িয়ে দেখবেন না। কারণ এতে শক্রদের কােন একটা তীর এসে আপনাকে বিদ্ধ করতে পারে। আমার বুক আপনার বুকের সামনে থাকুক

(বর্ণনাকারী আনাস বলেন ঃ ঐ যুদ্ধে) আমি আবু বকর (রা) তনয়া আয়েশাকে ও (আমার মা) উদ্মে সুলাইমকে দেখি যে, তাঁরা দু জন (তাঁদের পায়ের) কাপড় এতটা ওপরে তুলে গুটিয়ে নেন যে, তাদের পায়ে পরিহিত অলঙ্কার আমি দেখতে পেলাম। তাঁরা পানির মশক নিজেদের পিঠে বয়ে এনে (আহত) লোকদের মুখে ঢেলে দেন। তারপর তাঁরা আবার ফিরে যান এবং মশক ভর্তি করে পুনরায় এসে (আহত) লোকদের মুখে পানি ঢালতে থাকেন। ঐ যুদ্ধে আবু তালহার হাত থেকে তরবারী দু তিনবার খসে পড়েছিল।

৭৮-অনুচ্ছেদ ঃ আবদুল্লাহ ইবনে সালাম (রা)-এর মর্যাদা।

٣٥٣٠ عَـنْ سَعْد بْنِ آبِي وَقَاصِ قَالَ مَا سُمِعْتُ النَّبِيُّ يَقُولُ لاَحَـدِ يَمُولُ لاَحَـدِ يَمُشي عَلَى الْاَرْضِ انَّهُ مِنْ آهُلِ الْجَنَّةِ الاَّلِعَبْدِ اللهِ بْنِ سَلاَمٍ قَالَ وَفَيْهِ نَزَلَتُ هَدْهِ اللهِ بْنِ سَلاَمٍ قَالَ وَفَيْهِ نَزَلَتُ هَدْهِ اللهِ بَنْ وَشَهِدَ شَاهِدُ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ مِثْلُهُ \_

৩৫৩০ সা'দ ইবনে আবু ওয়াক্লাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আবদুল্লাহ ইবনে সালাম ছাড়া ভূপৃষ্ঠে বিচরণশীল (অর্থাৎ জীবিত) কোন লোকের উদ্দেশ্যে আমি নবী (স)-কে এ কথা বলতে শুনিনিঃ নিশ্চয়ই সে জান্নাতবাসীদের অন্তর্ভুক্ত। রাবী বলেনঃ তাঁরই

সম্পর্কে (সূরা আল আহকাফের) এ আয়াতটি অবতীর্ণ হয় ঃ وَشَهَدُ شَاهِدُ مَنْ بَنِي وَ وَشَاهِدُ شَاهِدُ مَنْ الْعِلَ عَلَى مِثْلُهُ क्रुत्ञान আল্লাহর নিকট থেকে আগত—এ বিষ্ণয়ে বনী ইসরাইর্লদের মধ্য থেকেও একজন সাক্ষী সাক্ষ্য দিয়েছে।

٣٥٣١ عَنْ قَيْسِ بْنِ عُبَادٍ قَالَ كُنْتُ جَالِسًا فِي مَسْجِدِ الْمَدِيْنَةِ فَدَخُلَ رَجُلٌ عَلَى وَجْهِهِ اَثَرُ الْحَشُوعِ فَقَالُوا هٰذَا رَجُلٌّ مِنْ اَهْلِ الْجَنَّةِ فَصَلَّى رَكَعَتَيْنِ تَجَوَّزَ فَيْهِمَا ثُمَّ خَرَجَ وَتَبِعْتُهُ فَقَلْتُ انَّكَ حَيْنَ دَخَلَتَ الْمَسْجِدِ قَالُوا هٰذَا رَجُلٌ مِنْ اَهْلِ فَيْهِمَا ثُمَّ خَرَجَ وَتَبِعْتُهُ فَقَلْتُ انَّكَ حَيْنَ دَخَلَتَ الْمَسْجِدِ قَالُوا هٰذَا رَجُلٌ مِنْ اَهْلِ الْجَنَّةِ قَالَ وَاللهِ مَا بَيْنِي لاَحَدِ أَنْ يَقَدُولَ مَالاً يَعْلَمُ وَسَالُحَدِثُكَ لِمَ ذَاكَ رَآيَتُ رُولِيَا الْجَنَّةِ قَالَ وَاللهِ مَا بَيْنِي لاَحْدِ أَنْ يَقَدُولَ مَالاً يَعْلَمُ وَسَالُحَدِثُكَ لِمَ ذَاكَ رَآيَتُ رُولِيا عَهْدِ النَّبِيِّ فَي وَوَضَةٍ ذَكَرَ مِنْ سَعَتِهَا وَخُضْرَتَهَا وَسَطَهَا عَمُودُ مِنْ حَدَيدِ اَسْفَلُهُ فِي الْاَرْضِ وَاعْلاَهُ فِي السَّمَاءِ فَي وَخُضْرَتَهَا وَسَطَهَا عَمُودُ مِنْ حَدَيدِ اَسْفَلُهُ فِي الْاَرْضِ وَاعْلاَهُ فِي السَّمَاءِ فَي السَّمَاءِ فَي السَّمَاءِ فَي الْسَمَاءِ فَي السَّمَاءِ فَي السَّمَاءِ فَي الْمَدْوَةُ عَرُوةٌ فَقَيْلُ لَهُ ارْقَهُ قَالْتُ لاَ السَّمَاءِ فَي الْمَدْوقَةُ فَوْلَةُ الْوَقُولُ لَهُ الْوَقُولُ لَهُ السَّمَاءِ فَي السَّمَاءِ فَي الْمَلْمَ وَتَلْكَ الْوَقُولُ لَهُ السَّمَاءِ فَي السَّمَاءِ فَي الْمَلْمُ وَتَلْكَ الْوَقُولُ اللهُ الْمُعُرُودُ وَالْكَ الْوَلْمُ مَنْ الْمُلْمِ وَتُلْكَ الْوَقُولُ الْوَلْمُ فَالْتَ عَلَى الْالْمَرُوةُ عُرُودً الْوَلَاكَ الْوَلْمَةُ عَلَى النَّيْ عَلَى الْالْمُ بُنُ سَلَامٍ وَلَاكَ الرَّوضَةُ وَذَاكَ الرَّوضَةُ وَالْكَ الرَّوضَةُ وَالْكَ الرَّوضَةُ اللهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الْمُنُولُ وَاللَّهُ الْوَلُولُ وَاللَالُولُولُ الْمُعُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الْمُعُولُ وَاللّهُ اللَّهُ الْمُ الْمُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الْمُلُولُ الْمُعُولُ الْمُ اللَّهُ الْمُعُلِمُ الللّهُ الْمُولُولُ الْمُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُعُلِمُ الللّهُ الْمُ اللَّهُ الْمُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه

৩৫৩১ কাইস ইবনে উবাদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা আমি মদীনার মসজিদে বসেছিলাম। এমন সময় একটা লোক প্রবেশ করলেন—যার মুখমভলে ছিল বিনয়ের ছাপ। লোকেরা বলে উঠল ঃ এ লোকটা জান্নাতবাসীদের একজন। তিনি সংক্ষিপ্তভাবে দু'রাকাত নামায পড়লেন। তারপর বেরিয়ে গেলেন। (বর্ণনাকারী কাইস বলেন ঃ) আমি তাঁর পিছু পিছু চললাম এবং তাঁকে বললাম, আপনি যখন মসজিদে প্রবেশ করেছিলেন তখন লোকেরা বলেছিল ঃ ইনি জানাতবাসীদের একজন। তিনি বললেন ঃ আল্লাহর কসম ! কোন লোকের পক্ষে এমন কথা বলা উচিত নয়, যে সম্পর্কে সে অবগত নয়। আসল ব্যাপারটা আমি তোমাকে খলে বলছিঃ নবী (স)-এর যমানায় আমি একটা স্বপ্ন দেখি এবং তা তাঁর নিকট বর্ণনা করি। আমি স্বপ্রে দেখি, আমি যেন একটা বাগানের মধ্যে অবস্থান করছি এ বলে তিনি ঐ বাগানের বিশালতা ও তার সবুজ শ্যামল শোভার কথা উল্লেখ করেন। তারপর বলেন ঃ বাগানের মধ্যভাগে ছিল লোহার একটা স্তম্ভ । স্তম্ভটার নিম্নভাগ অংশ মাটির মধ্যে ও তার ওপরের অংশ আকাশের মধ্যে। তার উত্তরের প্রান্তে একটা রজ্জ। আমাকে বলা হলো ঃ এ স্তম্ভে আরোহণ কর। আমি বললাম ঃ আমি তো পারছি না। এমন সময় একজন খাদেম আমার নিকট এসে পেছন দিক থেকে আমার কাপড় উঁচু করে ধরল। তখন আমি আরোহণ করতে লাগলাম। অবশেষে স্তম্ভটার ওপরের প্রান্তে পৌছে আমি রজ্জুটা ধরে ফেললাম। তখন আমাকে বলা হলো ঃ দৃঢ়ভাবে আঁকড়ে

ধর। তারপর ঐ রজ্জুটা আমার হাতে ধরা অবস্থায় আমি জেগে উঠি। অতপর আমি নবী (স)-এর নিকট এ স্বপ্নের কথা ব্যক্ত করলে তিনি বললেনঃ ঐ বাগানটা হলো ইসলাম এবং ঐ স্তম্ভটা হলো ইসলামের স্তম্ভ। আর ঐ রজ্জুটা হলো তথা ইসলামের সদৃঢ় রজ্জু। কাজেই তুমি মৃত্যু পর্যন্ত ইসলামের ওপর সুদৃঢ় থাকবে। (রাবী বলেন) এ লোকটা ছিলেন আবদুল্লাহ ইবনে সালাম।

٣٥٣٢ عَنْ آبِي بُرْدَةَ قَالَ آتَيْتُ ٱلْدَيْنَةَ فَلَقَيْتُ عَبْدَ اللّهِ بَنِ سَلَامٍ فَقَالَ ٱلاَتَجِيُءُ فَأَطُعِمَكَ سَـوِيْقًا وَتَمْرًا وَتَدْخُلَ فِي بَيْتٍ ثُمَّ قَالَ انَّكَ بِأَرْضِ الرِّبَا بِهَا فَاشِ إِذَا كَانُ لَكَ عَلَى رَجُلٍ حَقُّ فَاهُدَى الِيكَ حَمْلَ تَبْنِ أَوْ حَمْلَ شَعْيُرٍ آوْ حَمْلَ قَتٍ فَلاَ كَأَنْ لَكَ عَلَى رَجُلٍ حَقُّ فَاهُدَى الْيَكَ حَمْلَ تَبْنِ أَوْ حَمْلَ شَعْيُرٍ آوْ حَمْلَ قَتٍ فَلاَ تَأْذُذُهُ فَائِنَهُ رِبًا وَلَـمْ يَذْكُرِ النَّضْرُ وَآبُو دَاوُدَ وَوَهَبٌ عَنْ شُعْبَةً ٱلْبَيْتَ ـ

৩৫৩২. আবু বুরদা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ একবার আমি মদীনায় এলে আবদুল্লাহ ইবনে সালামের সাথে আমার সাক্ষাত ঘটে। তিনি বললেন ঃ তুমি আস না কেন, তাহলে আমি তোমাকে আটা ও খেজুর খেতে দিতাম এবং তুমি একটা সম্মানিত ঘরে প্রবেশ করতে পারতে।৬৩ তারপর বললেন ঃ তুমি এমন একটা জায়গায় (ইরাক) বসবাস করছ যেখানে সুদপ্রথা ব্যাপকভাবে চালু রয়েছে। সুতরাং কোন লোকের নিকট যদি তোমার কোন প্রাপ্য থাকে আর সে তোমাকে যদি ঘাস, যব কিংবা তৃণের আঁটিও উপটৌকন হিসেবে পেশ করে তবে তুমি তা গ্রহণ করো না। কেননা এটাও সুদের নামান্তর। নযর, আবু দাউদ ও ওহাব শোবার বরাত দিয়ে যে রেওয়ায়েত করেছেন তাতে তারা البيت শক্টির উল্লেখ করেনিন।

٩৯-चनुत्क्म क चानीका (ज्ञा)-अत्र नात्य नवी (न)-अत्र वित्य अवर छात्र त्युक्ठं अनत्न ।
४ चनुत्क्म के चानीका (ज्ञा)-अत्र निक्ष अनत्त ।
४ चनुत्क्म के चानीका (ज्ञा)-अत्र अन्य के चित्र अन्य अन्य ।

৩৫৩৩. আলী (রা) নবী (স) থেকে বর্ণনা করেছেন। নবী (স) বলেছেনঃ মারয়াম ছিলেন (পূর্ববর্তী) নারী সমাজের মধ্যে শ্রেষ্ঠ আর খাদীজা (বর্তমান উন্মতের মধ্যে) নারী সমাজের মধ্যে শ্রেষ্ঠ।

٣٥٣٤ عَنْ عَائِشَـهَ قَالَتُ مَا غِرْتُ عَلَى إِمْرَأَةِ لِلنَّبِيِّ عِيْجَ مَا غِرْتُ عَلَى خَديْجَةَ مَا غَرْتُ عَلَى خَديْجَةَ مَلَكَتْ قَبْلَ أَنْ يَتَزَوَّجَنِى لِمَا كُنْتُ اَسْمَعُهُ يَذْكُرُهُا وَاَمَرَهِ اللَّهُ اَنْ يُبَشِّرَهَا بِبَيْتٍ مِنْ فَلْكَتْ وَاللَّهُ اَنْ يَبْشَرُهَا بِبَيْتٍ مِنْ فَلْ خَلائِلِهَا مِثْهَا مَا يَسْعَهُنَّ ـ مَنْ قَصَبِ وَانْ كَانَ لَيَثْبَحُ الشَّاةَ فَيُهَدِئ فِي خَلائِلِهَا مِثْهَا مَا يَسْعَهُنَّ ـ

৩৫৩৪. আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ খাদীজার প্রতি আমার যতোটা ঈর্ষা হতো ততোটা ঈর্ষা নবী (স)-এর অন্য কোন স্ত্রীর প্রতি হতো না। নবী (স) আমাকে বিয়ে করার পূর্বেই তিনি ওফাত লাভ করেছিলেন। এ ঈর্ষার কারণ হলো ঃ আমি নবী (স)-কে

৬৩. আবদুল্লাহ ইবনে সালাম তাঁর ঘরকেই সম্মানিত ঘর বলেছেন। কেননা তাঁর ঘরে নবী (স) প্রবেশ করেছিলেন।

প্রায়ই তাঁর কথা আলোচনা করতে শুনতাম। এবং আল্লাহ নবী (স)-কে আদেশ করেছিলেন, তিনি যেন তাঁকে একটা মণি মুক্তাখচিত প্রাসাদের সুসংবাদ দেন। আর নবী (স)-এর নিয়ম ছিল যখনই তিনি বকরী জবাই করতেন তখনই তা থেকে খাদীজার বান্ধবীদের জন্য যথেষ্ট পরিমাণ গোশত হাদীয়া স্বরূপ পাঠিয়ে দিতেন।

٣٥٣٥ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتُ مَا غِرْتُ عَلَى اِمْرَأَةَ مَا غُرْتُ عَلَى خَدْيِجَةَ مِنْ كَثْرَةَ دَكْرِ رَسُولِ اللهِ اَيَّاهَا قَالَتُ وَتَزُوَّجَنِيْ بَعْدَهَا بِثَلاَثِ سِنْنِنَ وَاَمْرَهُ رَبَّهُ عَزَّوَّجَلَّ رَسُولِ اللهِ اَيَّاهَ اَلْتَ يُبَشِّرَهَا بِبَيْتِ فِي ٱلْجَنَّةَ مِنْ قَصَبِ ـ أَوْ جَبْرِيْلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ اَنْ يُبَشِّرَهَا بِبَيْتِ فِي ٱلْجَنَّةَ مِنْ قَصَبِ ـ

৩৫৩৫. আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ খাদীজার প্রতি আমার যতোটা ঈর্ষা হতো, রসূলুল্লাহ (স) কর্তৃক অধিকাংশ সময় তার কথা শ্বরণ করার কারণে ততোটা ঈর্ষা তাঁর অপর কোন স্ত্রীর প্রতি আমি পোষণ করতাম না। আয়েশা (রা) বলেন ঃ অথচ তাঁর ইন্তিকালের তিন বছর পর তিনি আমাকে বিয়ে করেন। আয়েশা (রা) বলেন ঃ নবী (স)-কে তাঁর রব অথবা জিবরাইল এ আদেশ করেছিলেন যে, তিনি যেন খাদীজাকে জানাতের মধ্যে একটা মণিমুক্তাখচিত বালাখানার সসংবাদ দেন।

٣٥٣٦ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ مَا غَرْتُ عَلَى آحَد مِنْ نِسَاءِ النَّبِيِّ فَيَ مَا غِرْتُ عَلَى خَدِيْجَةً وَمَا رَأَيْتُهَا وَلَكَـنْ كَانَ النَّبِيِّ فَيَ أَيُكُثُلَبِرُ ذِكْسِرَهَا وَرُبَّمَا ذَبَحَ الشَّاةَ ثُمَّ يُقَطَّعُهَا اَعْضَاءً ثُمَّ يَبْعَثُهَا فِي صَدَائِقٍ خَدِيْجَةً فَرُبُّمَا قُلْتُ لَهُ كَانَّهُ لَمْ يَكُنْ فِي الدُّنْيَا إِمْرَأَة الاَّ خَدِيْجَةً فَيَقُولُ انَّهَا كَانَتُ وَكَانَ لِيْ مِنْهَا وَلَدً لَمْ يَكُنْ فِي الدُّنْيَا إِمْرَأَة الاَّ خَدِيْجَةً فَيَقُولُ انَّهَا كَانَتُ وَكَانَ لِيْ مِنْهَا وَلَدً ـ

৩৫৩৬. আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ খাদীজার প্রতি আমার যতোটা ঈর্ষা হতো ততোটা ঈর্ষা নবী (স)-এর অপর কোন স্ত্রীর প্রতি আমি পোষণ করতাম না। অথচ তাঁকে আমি দেখিনি। কিন্তু নবী (স) অধিকাংশ সময় তার কথা আলোচনা করতেন এবং যখনই তিনি বকরী জবাই করতেন তখনই তার বিভিন্ন অঙ্গ কেটে তা যথেষ্ট পরিমাণে খাদীজার বান্ধবীদের জন্য হাদীয়াস্বরূপ পাঠাতেন। আমি নবী (স)-কে মাঝে মধ্যে রসিকতাচ্ছলে বলতাম ঃ "মনে হয় যেন দুনিয়াতে খাদীজা ছাড়া আর কোন স্ত্রীলোকই নেই।" তখন তিনি বলতেন ঃ হাঁ, সে এরূপই ছিল। আর তার থেকেই আমার সন্তান সম্ততি।

٣٥٣٧ عَـنْ اسْمعْيِلَ قَالَ قُلْتُ لِعَبْدِ اللّهِ بْنِ اَبِيْ اَوْفِي بَشَّــرَ النَّبِيُّ عَلَا لَكُبِي اَوْفِي بَشَّــرَ النَّبِيُّ عَلَا خَديْجَةً قَالَ نَعَمْ بَبِيْتُ مِنْ قَصِبَ لاَ صَخَبَ فَيْه وَلاَ نَصِبَ ـ

৩৫৩৭. ইসমাইল থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ আমি আবদুল্লাহ ইবনে আবু আউফাকে বললাম, নবী (স) খাদীজাকে সুসংবাদ দিয়েছিলেন। তিনি বললেন ঃ হাঁ। এমন একটা মণিমুক্তখচিত প্রাসাদের সুসংবাদ দিয়েছিলেন যাতে না কোন হৈ হল্লোড় হবে আর না থাকবে কোন ক্লান্তি।

٣٥٢٨ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ أَتَى جَبُرِيلُ النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ يَارَسُولَ اللهِ هَذِهِ خَدْيِجَةُ قَدْ أَتَتَ مَعَهَا إِنَاءٌ فِيْهِ إِدَامٌ أَوْ طَعَامٌ أَوْ شَرَابٌ فَاذَا هِي اَتَتَكَ فَاقَرَأَ عَلَيْهِ أَلَى السَّلَامَ مِنْ رَبِّهَا وَمِنِّيْ وَبَشَرْهَا بِبَيْتٍ فِي الْجَنَّةِ مِنْ قَصَبٍ لاَ صَخَبَ فَيْهِ وَلاَ نَصَتَ .

৩৫৩৮. আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ একদা জিবরাইল নবী (স)-এর নিকট এসে বললেন, হে আল্লাহর রসূল ! এই যে খাদীজা একটা পাত্র নিয়ে আসছেন তাতে তরকারী কিংবা (বলেন) খাবার অথবা কোন পানীয় দ্রব্য রয়েছে, (বলেন) যখন তিনি আপনার নিকট আসবেন তখন আপনি তাঁকে তাঁর রবের পক্ষ থেকে এবং আমার পক্ষ থেকে সালাম বলুন এবং তাঁকে জান্নাতের মধ্যে মণিমুক্তাখচিত এমন একটা প্রাসাদের সুসংবাদ দিন—যেখানে না কোন শোরগোল হবে এবং না কোন কষ্ট-ক্লান্তি থাকবে।

٣٥٣٩ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ اِسْتَاذَنَتْ هَالَةُ بِنْتُ خُوْيِلِدِ أُخْتُ خَدِيْجَةَ عَلَى رَسُوْلِ اللهِ صَالَةً بِنْتُ خُوْيِلِدِ أُخْتُ خَدِيْجَةَ عَلَى رَسُوْلِ اللهِ عَالَى اللهُ اللهُ مَا اللهُ اللهُ عَرَفَ اللهَ عَلَيْتُ اللهُ عَجُوْزِ مِنْ عَجَائِزِ قُرْيُشٍ حَمْراً عِ الشَّدْقَيْنِ هَلَكَتْ فِي الدَّهْرِ قَدْ اَبْدَلَكَ لَنْهُ خَيْرًا مِنْهَا لَ

৩৫৩৯. আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ খাদীজার বোন হালা বিনতে খুয়াইলিদ (একদিন) রস্লুল্লাহ (স)-এর সাথে সাক্ষাত করার জন্য অনুমতি চাইলেন। (দু বোনের গলার স্বর ও অনুমতি চাওয়ার ভঙ্গি একই রকম ছিল বলে) নবী (স) খাদীজার অনুমতি চাওয়ার কথা মনে করে হতচকিত হয়ে পড়েন। তারপর (প্রকৃতিস্থ হয়ে) তিনি বললেন ঃ হে আল্লাহ! এতো দেখছি হালা! আয়েশা (রা) বলেন ঃ এতে আমার ভারী ঈর্ষা হলো। আমি বললাম, কুরাইশদের বুড়ীদের মধ্য থেকে এমন এক বুড়ীর কথা আপনি আলোচনা করেন যার দাঁতের মাড়ির লাল বর্ণটাই শুধু বাকি রয়ে গিয়েছিল, যে শেষ হয়ে গেছেও কত কাল আগে। তার পরিবর্তে আল্লাহ তো আপনাকে তার চাইতেও উত্তম উত্তম স্বী দান করেছেন। ৬৪

৮০-অনুচ্ছেদ ঃ জারীর ইবনে আবদ্ল্লাহ বাজালী (রা) সম্পর্কে বর্ণনা।

.٣٥٤ عَنْ جَرِيْرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ مَا حَجَبْنِيْ رسُولُ اللهِ ﴿ مُنْذُ اَسْلَمْتُ وَلاَ رَانِي اللهِ صَافَلُ اللهِ اللهِ عَنْ جَرِيْرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ كَانَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ

৬৪. আয়েশার এ কথার জবাবে নবী (স) কি বলেছেন তার উল্লেখ বুখারীতে নেই। তবে হাদীস সংক্ষন আহমদ ও তাবরানী এ প্রসঙ্গে বর্ণনা করেছেন যে, আয়েশা (রা) বলেন ঃ এতে নবী (স) ক্রব্ধ হন। অবশেষে আমি বললাম ঃ থিনি আপনাকে সত্যের বাহকরূপে পাঠিয়েছেন তার কসম, ভবিষ্যতে আমি তার (খাদীজার) সম্পর্কে উত্তম মন্তব্য ছাড়া অনা কোনরূপ মন্তব্য করবো না!

بَيْتُ يُقَالُ لَهُ ذُوالْخَلُصَةِ وَكَانَ يُقَالُ لَهُ الْكَعْبَةُ الْيَمَانِيَةُ أَوِ الْكَعْبَـةُ الشَّامِيَّةُ فَقَالَ لِيَ رَسُوْلُ اللَّهِ فَيَ أَنْتَ مُرِيْحِي مِنْ ذِي الْخَلَصَةِ قَالَ فَنَفَرْتُ الَّيهِ فِي خَمْسِيْنَ وَمَانَّةٍ فَارِسٍ مِنْ اَحْمَسَ قَالَ فَكَسْرَنَا وَقَتَلْنَا مَنْ وَجَدْنَا عِنْدَهُ فَأَتَيْنَاهُ فَأَخْبَرُنَاهُ فَدَعًا لَنَا وَلاَحْمَسَ لَا اللهِ عَلَى الْمَانِيَةِ فَارِسٍ مِنْ اَحْمَسَ قَالَ فَكَسْرَنَا وَقَتَلْنَا مَنْ وَجَدْنَا عِنْدَهُ فَأَتَيْنَاهُ فَأَخْبَرُنَاهُ فَدُعًا لَنَا وَلاَحْمَسَ ـ

৩৫৪০. জারীর ইবনে আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ যখন থেকে আমি ইসলাম গ্রহণ করেছি তখন থেকে কোনদিন রসূলুল্লাহ (স) আমাকে (তাঁর ঘরে প্রবেশ করতে) বাধা প্রদান করেননি। আর যখনই তিনি আমাকে দেখেছেন হেসে দিয়েছেন।

জারীর ইবনে আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ জাহেলী যুগে (খাস'আম গোত্রের) একটা (প্রতিমা পূজার) ঘর ছিল যাকে বলা হতো যুল খালাসা এবং ঐ ঘরটাকে ইয়ামেনের কা'বা অথবা সিরীয়দের কা'বা নামেও অভিহিত করা হতো। একদিন রস্লুল্লাহ (স) আমাকে বললেন ঃ তুমি কি আমাকে যুল খালাসার (অস্তিত্ব আমাকে যে কষ্ট দিচ্ছে তার হাত) থেকে আমাকে মুক্তি দেবে ? জারীর বলেন ঃ তখন আমি আহমাস গোত্রের দেড় শ' অশ্বারোহী সৈন্য নিয়ে সেদিকে যা্ত্রা করলাম। তিনি বলেন ঃ আমরা ঐ ঘরটাকে ভেঙ্গে চূর্ণবিচূর্ণ করে ফেললাম এবং তার কাছে যাকেই পেলাম তাকেই হত্যা করলাম। তারপর ফিরে এসে নবী (স)-কে এ খবর দিলে তিনি আমাদের জন্য এবং আহমাস গোত্রের জন্য দোয়া করলেন।

৮১-অনুচ্ছেদ ঃ হ্যাইফা ইবনে ইয়ামান আবাসী (রা) সম্পর্কে বর্ণনা।

٣٥٤١ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ لَمَّا كَانَ يَوْمُ أُحُدِ هُزِمَ الْلَشْرِكُوْنَ هُزِيْمَةً بَيِنَةً فَصاحَ اللّيسُ أَيْ عَبَادَ اللهِ أُخْرَاهُمْ فَاجْتَلَدَتْ أُخْرَاهُمْ فَنَظَرَ حُذَيْفَةُ فَاذَا هُو بَابِيهِ فَنَادُى أَيْ عَبَادَ اللهِ آبِيْ اَبِيْ فَقَالَتْ فَوَاللهِ مَا احْتَجَـزُوْا حُذَيْفَةُ فَازَا هُو بَابِيهِ فَنَادُى أَيْ عَبَادَ اللهِ آبِيْ اَبِيْ فَقَالَتْ فَوَاللهِ مَا احْتَجَـزُوْا حَنَّى قَتَلُـوهُ فَقَالَ حُذَيْفَةً غَفَرَ اللهُ لَكُمْ قَالَ آبِيْ فَوَاللهِ مَا زَالَتْ فِي حُذَيْفَةً مِنْهَا حَتَّى قَتَلُـوهُ فَقَالَ حُذَيْفَةً مَنْهَا بَعَيْ خَيْر حَتِّى لَقَى الله عَزَّ وَجَلَّ ـ

৩৫৪১. আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ ওহোদ যুদ্ধের দিন মুশরিকরা যখন সম্পূর্ণভাবে পর্যুদন্ত হয়ে গেল তখন ইবলিস (মুসলমানদের হাতে মুসলমানদের রক্তক্ষয় করাবার জন্য) চিৎকার দিয়ে বলতে লাগল ঃ হে আল্লাহর বান্দারা ! তোমাদের পেছনের দলকে (আক্রমণ কর এবং তাদেরকে হত্যা কর)। তখন অগ্রবর্তী দল পেছনের দিকে ফিরে তাদের পশ্চাৎবর্তী দলের ওপর (শক্রদল মনে করে) আক্রমণ চালাল এবং পশ্চাৎবর্তীদেরকে হত্যা করতে লাগল। এমন সময় হুযাইফা (রা) (পশ্চাৎবর্তীদের দলের মধ্যে) তার পিতাকে দেখতে পেয়ে জোর আওয়াজে বললেন ঃ হে আল্লাহর বান্দারা ! এ যে আমার পিতা ! আমার পিতা ! আয়েশা (রা) বলেন ঃ আল্লাহর কসম ! তারা নিরস্ত হলো না। শেষ পর্যন্ত তারা তাঁকে হত্যা করেই ছাড়ল। হুযাইফা তখন বলল ঃ আল্লাহ

তোমাদেরকে ক্ষমা করুক: (অধস্তন রাবী) হিশামের পিতা (উরওয়া) বলেন ঃ আল্লাহর কসম ! আল্লাহর সাথে সাক্ষাত (অর্থাৎ মৃত্যু) পর্যন্ত সবসময় হুযাইফা (পিতার এ নির্মম হত্যার জন্য) মনের মধ্যে ব্যথা অনুভব করতেন।

## ৮২-অনুচ্ছেদ ঃ উৎবা ইবনে রবী'আর কন্যা হিনদ (রা)-এর বর্ণনা।

७० अनुराक्त ३ यासम इवस आमत इवस नुकाइन (ता) - ७त घँना।

- १० के चे चे के पे चे के पे चे के पे विक्र के के पे के प

دِيْنِهِمْ فَقَالَ انِّي لَعَلِّي أَنْ اَدِيْنَ دِيْنَكُمْ فَأَخْبِرُنِيْ فَقَالَ لاَ تَكُوْنُ عَلَى ديْننَا حَتَّى تَأْخُذُ بِنَصِبِكَ مِنْ غَضِبَ اللَّهِ قَالَ زَيْدٌ ۚ مَا اَفِرَّ الاَّ مِنْ غَضِبَ اللَّهِ وَلاَ اَحْمِلُ مَنْ غَضَبَ اللَّهُ شَيْئًا ابْدًا وَانِّى اَسْتَطِيْعُهُ فَهَل تَدُلَّنِي عَلَىٰ غَيْرِهِ قَالَ مَا اعْلَمُـهُ اِلاَّ أَنْ يَكُـوْنَ حَنْيَفًا قَالَ زَيْدُ وَمَا الْحَنْيُفُ قَالَ دَيْنُ ابْرَاهِيْمَ لَمْ يَكُنْ يَهُوْديًا وَلاَ نُصْرَانِيا وَلاَ يَعْبُدُ الاَّ اللَّهَ فَخَرَجَ زَيْدُ فَلَقَى عَالِمًا مِنَ النَّصَارِي فَذَكَرَ مِثْلَهُ فَقَالَ لَنْ تَكُونَ عَلَى دَيْنِنَا حَتَّى تَأْخُذُ بِنَصِيْبِكَ مِنْ لَعْنَةِ اللَّهِ قَالَ مَا أَفِرُّ إِلَّا مِنْ لَعْنَةِ اللهِ وَلاَ أَحْمِـلُ مِنْ لَعْنَةِ اللهِ وَلاَ مِنْ غَضْبِهِ شَيْئًا أَبَدًا وَأَنَّى أَسْتَطِيعُ فَهَـلَ تَــدُلَّنَىْ عَلَىٰ غَيْرُه قَالَ مَا اَعْلَمُهُ الاَّ اَنْ يَكُونَ حَنْيَفًا قَالَ وَمَا الْحَنْيُفُ قَالَ دَيْنُ إِبْرَاهِيْمَ لَمْ يَكُنْ يَهُوْدِيًّا وَلاَ نَصَرَانيًّا وَلاَ يَعْبُدُ الاَّ اللهُ فَلَمَّا رَاى زَيْدٌ قَوْلَهُمْ في اِبْرَاهِيْمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ خَرَجَ فَلَمَّا بَرَزَ رَفَعَ يَدَيْهِ فَقَالَ اللَّهُمَّ انِّي اَشْهَدُ انَّىْ عَلَىٰ دِينِ ابرَاهِيمَ وَقَالَ اللَّيثُ كَتَبَ الَّى هشامُ عَن أبيه عَن أسماءَ بنت أبي بكر قَالَتُ رَأَيْتُ زَيْدَ بْنَ عَمْرُو بْنِ نُفَيَلِ قَائمًا مُسْنِدًا ظَهْرَهُ الِّي الْكَعْبَة يَقُــــوْلُ يًا مَعَاشِرَ قُريَشِ وَاللَّهِ مَا مَنكُمْ عَلَى دِيْنِ ابْرَاهِيْمَ غَيْرِي وَكَانَ يُحْيِي ٱلمَوْدَةَ يَقُولُ الرَّجُلِ اذًا أَرَادِ أَنْ يَقَتُلَ إِبْنَتَهُ لاَ تَقْتُلُهَا أَنَا أَكُفْيَكُهَا مَؤُنَتَهَا فَيَأْخُذُهَا فَاذَا تَرَعْرَعَتْ قَالُ لاَبِيْهَا انْ شئَّتَ دَفَعْتُهَا الَّيكَ وَانْ شئَّتَ كَفَيْتُكَ مَؤُنَّتُهَا ـ ৩৫৪৩. আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রা) থেকে বর্ণিত। ন্বী (স্)-এর প্রতি অইা অবতীণ হবার পর্বে বালদাহ নামক স্থানের নিম্নভাগে যায়েদ ইবনে আমর ইবনে নুফাইলের সাথে নবী (স)-এর সাক্ষাত হয়। তারপর (কুরাইশদের পক্ষ থেকে) নবী (স)-এর সামনে দম্ভরখান বিছানো হলো। তিনি তা খেতে অস্বীকার করলেন (এবং যায়েদের সামনে ঠেলে দিলেন। কিন্তু তিনিও তা খেতে অস্বীকার করলেন।) অতপর যায়েদ (কুরাইশদেরকে লক্ষ করে) বললেন, তোমাদের মূর্তির নামে তোমরা যা যবেহ কর তা আমি কিছুতেই খেতে পারি না। আমি তো কেবলমাত্র তাই খেয়ে থাকি যাতে যবেহ করার সময় আল্লাহর নাম উচ্চারণ করা হয়। যায়েদ ইবনে আমর কুরাইশদের যবেহর নিন্দা করতেন এবং তাদের উক্ত আচরণের প্রতিবাদ ও তার ক্রটির প্রতি ইঙ্গিত করে বলতেন, বকরীকে সৃষ্টি করলেন আল্লাহ এবং তিনিই তার জন্য আকাশ থেকে পানি বর্ষণ করেন, তিনিই তার জন্য মাটি থেকে ঘাস ও লতা-পাতা উৎপন্ন করেন। এতো কিছুর পর তোমরা তাকে গাইরুল্লাহর নামে যবেহ কর

ইবনে উমর থেকে (অপর এক সনদে) বর্ণিত, যায়েদ ইবনে আমর ইবনে নুফাইল সত্য দীন সম্পর্কে জানার জন্য সিরিয়া থেকে রওনা করলেন। তথন এক ইহুদী আলেমের সাথে তার সাক্ষাত ঘটে। তিনি তাকে তাদের দীন সম্পর্কে জিজ্ঞেস করে বললেন, আমি হয়তোবা আপনাদের দীন গ্রহণ করতে পারি, সুতরাং আমাকে (আপনাদের দীন সম্পর্কে) কিছু বলুন। ইহুদী আলেম বললেন, আপনি আমাদের ধর্মের অনুসারী হতে পারবেন না যে পর্যন্ত আল্লাহর আযাব থেকে আপনার অংশ আপনি গ্রহণ না করেন। (যা মৃত্যুর পর সংক্ষিপ্ত সময়ের জন্য ভোগ করতে হবে।) যায়েদ বললেন, আমি তো আল্লাহর আযাব থেকে (বাঁচার জন্যই) পালিয়ে এসেছি। আল্লাহর আযাব বিদুমাত্রও আমি বরদাশত করতে পারব না, আর তা বরদাশত করার ক্ষমতাও আমি রাখি না। তাহলে অন্য কোন ধর্মের দিকে আমাকে পথ দেখাতে পারবেন কি? ইহুদী আলেম বললেন, অন্য কোন ধর্মের কথা আমি জানি না, তবে আপনি (দীনে) হানীফ-এর অনুসারী হতে পারেন। যায়েদ বললেন, (দীনে) হানীফ কি? তিনি বললেন ঃ ইবরাহীম (আ)-এর আনীত দীন। তিনি (ইবরাহীম (আ)) ইহুদী কিংবা খুষ্টান ছিলেন না এবং আল্লাহ ছাড়া (অন্য কিছুর) ইবাদত করতেন না।

অতপর যায়েদ (সেখানে থেকে) বেরিয়ে এক খৃষ্টান আলেমের সাথে সাক্ষাত করলেন এবং অনুরপ আলাপ আলোচনা করলেন। খৃষ্টান আলেম বললেন, আপনি আমাদের ধর্মের অনুসারী হতে পারবেন না যে পর্যন্ত আল্লাহর লানতের অংশ আপনি গ্রহণ না করেন। যায়েদ বললেন, আল্লাহর লানত থেকে (বাঁচার জন্যই তো) আমি পালিয়ে বেড়াচ্ছি। আল্লাহর লানত কিংবা আল্লাহর গযবের বিন্দুমাত্রও আমি বরদাশত করতে পারি না; আর না আমার তা বরদাশত করার ক্ষমতা আছে। আচ্ছা, তাহলে অন্য কোন ধর্মের কথা আমাকে বলে দিতে পারবেন কি ? খৃষ্টান আলেম বললেন, অন্য কোন ধর্মের কথা আমি জানি না, তবে আপনি (দীনে) হানীফ গ্রহণ করতে পারেন। যায়েদ বললেন, হানীফ কি ? তিনি বললেন, ইবরাহীম (আ)-এর আনীত দীন। তিনি ইহুদীও ছিলেন না, খৃষ্টানও ছিলেন না। এবং আল্লাহ ছাড়া অন্য কিছুর ইবাদত করতেন না। যায়েদ ইবরাহীম (আ) সম্পর্কে তাদের উক্তি শুনে বেরিয়ে এলেন এবং বাইরে এসে দুইাত তুলে (মুনাজাত করে) বললেন, হে আল্লাহ ! আমি সাক্ষ দিচ্ছি যে, আমি ইবরাহীম (আ)-এর দীনের ওপর রয়েছি।

লাইছ বলেন, হিশাম তার পিতা ও আসমা বিনতে আবু বকরের বরাত দিয়ে আমাকে লিখেছেন যে, আসমা বলেন, একদিন আমি যায়েদ ইবনে আমর ইবনে নুফাইলকে দেখলাম যে, তিনি কা'বা ঘরের সাথে নিজের পিঠ লাগিয়ে দাঁড়িয়ে (কুরাইশদেরকে লক্ষ করে) বলছেন, হে কুরাইশ দল ! আল্লাহর কসম ! আমি ছাড়া তোমাদের কেউ ইবরাহীম (আ)-এর দীনের অনুসারী নয়। আর তিনি ইবরাহীম (আ) জীবন্ত প্রোথিত নবজাত শিশুকন্যাকে জীবিত করতেন। যখন কোন ব্যক্তি তার মেয়েকে হত্যা করতে চাইত তখন তিনি তাকে বলতেন, একে হত্যা করো না। তোমার পরিবর্তে আমি তার ভরণ পোষণের ভার নেব। এ বলে তিনি তাকে নিয়ে যেতেন। মেয়েটা যখন বড় হতো, তিনি তার পি তাকে বলতেন, তুমি চাইলে আমি মেয়েটাকে তোমাকে দিয়ে দেব। আর তুমি যদি চাও তা আমিই মেয়েটার ভরণ পোষণ করে যাব।

## ৮৪-অনুচ্ছেদ ঃ কা'বা ঘর<sup>৬৫</sup> নির্মাণ।

৬৫, আরামা সুযুতী তাঁর 'মঞ্চার ইতিহাস' গ্রন্থে লিখেছেন ঃ কা'বা ঘর দশবার নির্মিত হয়। (১) প্রথমবার নির্মাণ করেন ফেরেশতাগণ, (২) তারপর আদম (আ), (৩) আদম সন্তানগণ, (৪) তারপর ইবরাহীম (আ), (৫) তারপর আমালিকা সম্প্রদায়, (৬) তারপর জুরহাম সম্প্রদায়, (৭) তারপর নবী (স)-এর পরদাদা কুসাই ইবনে কিলাব, (৮) তারপর নবা (স)-এর নবুয়াত প্রান্তির পূর্বে কুরাইশগণ, (৯) তারপর আবদুস্থাই ইবনে যুবাইর (রা) এবং (১০) সর্বাশেষে হাজ্ঞাজ ইবনে ইউসুফ (অপর পৃষ্ঠায় দ্রাইব্য)

٣٥٤٤ عَنْ جَابِرِ بْنَ عَبْدِ اللهِ قَالَ لَمَا بُنِيَتِ الْكَعْبَةُ ذَهَبَ النَّبِيِّ عِيهِ وَعَبَّاسُ يَنْقَلُ مِنْ يَنْقُلُ اللهِ عَلَى رَقَبَتكَ يَقَيْكَ مِنَ يَنْقُلُ مِنَ الْجَعَلَ الْزَارَكَ عَلَى رَقَبَتكَ يَقَيْكَ مِنَ الْجَعَلَ الْزَارَكَ عَلَى رَقَبَتكَ يَقَيْكَ مِنَ الْحَجَارَةِ فَخَرَّ اللهِ الْأَرْضِ وَطَمَحَتُ عَيْنَاهُ اللهِ السَّمَاءِ ثُمَّ اَفَاقَ فَقَالَ الزَارِي الْحَجَارَةِ فَخَرَّ اللهِ الْأَرْضِ وَطَمَحَتُ عَيْنَاهُ اللهِ السَّمَاءِ ثُمَّ اَفَاقَ فَقَالَ الزَارِي

৩৫৪৪. জাবের ইবনে আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ যখন কাবা ঘর নির্মাণের কাজ শুরু হয়. (কিশোর) নবী (স) ও আব্বাস (রা) পাথর বয়ে আনার জন্য যান। তখন আব্বাস (রা) নবী (স)-কে বললেন ঃ তোমার লুঙ্গিটা খুলে কাঁধের ওপর রাখ—এতে পাথরের ঘর্ষণ থেকে রক্ষা পাবে। তাই করতে গিয়ে তিনি মাটিতে লুটিয়ে পড়লেন। তাঁর চোখ দুটো তখন আকাশের দিকে উঠানো ছিল। সন্ধিং ফিরে পেয়ে তিনি বলতে লাগলেন ঃ আমার লুঙ্গি, আমার লুঙ্গি। তখন তাঁকে লুঙ্গি পরিয়ে দেয়া হল।

٣٥٤٥ عَنْ عَمْرِو بْنِ دَيْنَارِ وَعُبَيْدِ اللهِ بْنِ اَبِي يَزِيْدُ قَالاً لَمْ يَكُنْ عَلَى عَهْدِ النَّبِيَّ حَوْلَ الْبَيْتِ حَتَّى كَانَ عُمَرَ فَبْنَى حَوْلَهُ حَانِظًا قَالَ عُبْيَدِ اللهِ جَدْرُهُ قَصِيْرٌ فَبْنَاهُ ابنُ الزَّبْيْرِ ـ

৩৫৪৫. আমর ইবনে দীনার ও উবায়দুল্লাহ ইবনে আবু ইয়াযিদ (রা) থেকে বর্ণিত। তারা বলেন ঃ নবী (স)-এর যমানায় কা'বা ঘরের চারদিকে কোন দেয়াল ছিল না। লোকেরা কা'বা ঘরের চারদিকে নামায পড়ত। অবশেষে উমর (রা) কা'বার চারদিকে দেয়াল নির্মাণ করেন। উবায়দুল্লাহ (ইবনে আবু ইয়াযিদ) বলেন ঃ তখন তার দেয়াল ছোট ছিল। অতপর ইবনে যুবাইর তা দীর্ঘ করেন।

৮৫-অনুচ্ছেদ ঃ আইয়ামে জাহেলিয়া বা অজ্ঞতার যুগ।

٣٥٤٦ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتُ كَانَ عَاشُوْرَاءُ يَوْمًا تَصُوْمُهُ قُرَيْشٌ فِي الْجَاهِلِيَّةَ وَكَانَ النَّبِيَّ لَكَانَ عَاشُورَاءُ يَوْمًا تَصُوْمُهُ قُرَيْشٌ فِي الْجَاهِلِيَّةَ وَكَانَ النَّبِيِّ عَصُومُهُ وَامَرَ بِصِيامِهِ فَلَمَّا نَزَلَ رَمَضَانُ كَانَ مَنْ شَاءَ هَامَهُ وَمَنْ شَاءَ لَا يَصُومُهُ لَ

৩৫৪৬. আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ কুরাইশরা জাহেলী যুগে আন্তরার (১০ই মহররমের) দিন রোযা রাখত এবং নবী (স)-ও ঐদিন রোযা রাখতেন। যখন তিনি মদীনায় আসলেন তিনি ঐদিন রোযা রাখলেন এবং লোকদেরকে ঐদিন রোযা রাখার আদেশ দিলেন। যখন রমযানের রোযার হুকুম অবতীর্ণ হলো তখন যার ইচ্ছা হতো সে ঐদিন রোযা রাখতে, আর যার ইচ্ছা হতো না সে রোযা রাখতো না। ৬৬

আল্লামা হালবী বলেন ঃ মূলত কা'বা ঘর পূর্ণাঙ্গরূপে তিনবার নির্মিত হয়েছে। প্রথমবার ইবরাহীম (আ) নির্মাণ করেন। ছিতীয়বার জাহেলী যুগে কুরাইশগণ নির্মাণ করেন। তৃতীয়বার নির্মাণ করেন আবদুল্লাহ ইবনে যুবাইর (রা)। আর অন্যরা তথু মেরামতের কাজ করেছে।

৬৬. রম্যানের রোযা ফর্য হবার পূর্ব পর্যন্ত আগুরার দিন রোযা রাখা ওয়াজিব ছিল।

٣٥٤٧ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ قَالَ كَانُوْا يَرَوْنَ اَنَّ الْعُمَرَةَ فِي اَشْهُرِ الْحَجَّ مِنَ الْفُجُورِ
فِي الْأَرْضِ وَكَانُوْا يُسَمُّوْنَ الْمُحَرِّمَ صَغَرًا وَيَقُولُونَ : إِذَا بَرَا الدَّبَرُ وَعَفَا الْأَثْرُ حَلَّاتُ الْعُمْرَةُ لِمَنْ الْعُمْرَةُ لِمَنْ الْعُمْرَةُ لِمَنْ الْعُجَالُونَ عَلَا اللهِ عَنْ وَاصْحَابُهُ رَابِعَةً مُحلِّيْنَ بِالْحَجِّ وَاصْحَابُهُ رَابِعَةً مُحلِّيْنَ بِالْحَجِّ وَامْرُهُمُ النَّبِيُ كَانَ يَجْعَلُوهَا عُمْرَةً قَالُوا يَا رَسُولً اللهِ آيُّ الْحِلُّ قَالَ الْحَلِّ كُلُهُ اللهِ اللهِ آيُّ الْحِلُّ قَالَ الْحَلِّ كُلُهُ

৩৫৪৭. ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ (জাহেলী যুগে) লোকদের ধারণা ছিল যে, হচ্জের মাসগুলোতে (শাওয়াল, যুলকাদা ও যুলহাজ্ঞায়) উমরাহ করা দুনিয়ার বুকে জঘন্যতম পাপ। তারা মহররম মাসকে সফর মাস বলে ঘোষণা করে বলত ঃ যখন উটের পিঠের ক্ষত শুকিয়ে যায়, পথের চিহ্ন বিলীন হয়, তখন যায়া উমরাহ করতে চায় তাদের জন্য উমরাহ হালাল। রাবী বলেন, রস্লুল্লাহ (স) এবং তার সাহাবীরা হজ্জের ইহরাম বাধা অবস্থায় ৪ঠা যুলহাজ্ঞ (মক্কায়) উপস্থিত হন এবং নবী (স) সাহাবীদেরকে হজ্জের ইহরামকে উমরায় পরিণত করার আদেশ দেন। তারা বলল ঃ হে আল্লাহর রস্ল ! (এই উমরাহ ও হজ্জের মাঝখানে) কোন্ কোন্ জিনিস হালাল হবে ? তিনি বললেন ঃ সবকিছু (যা ইহরাম না থাকা অবস্থায় হালাল ছিল।)

٣٥٤٨ عَنْ سَعَيْدِ بْنِ اللَّسَيَّبِ عَنْ اَبْيِهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ جَاءَ سَيْلُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَكَسَا مَا بَيْنَ الْجَبَلَيْنِ قَالَ سَفْيَانُ وَيَقُولُ إِنْ هَٰذَا لَحَدِيْتُ لَهُ شَائنَ \_ ـ

৩৫৪৮. সাঈদ ইবনে মুসাইয়াবের পিতা তাঁর দাদা থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন ঃ জাহেলী যুগে এক প্লাবন হয়, যা (মক্কার) দু'টি পাহাড়ের মধ্যবর্তী স্থানকে সম্পূর্ণভাবে প্লাবিত করে দেয়। (অধস্তন রাবী) সুফিয়ান ইবনে উয়াইনা বলেন ঃ আমর ইবনে দীনার বলতেন ঃ ও হাদীসটির ঘটনা বড়ই ভয়াবহ।

٣٥٤٩ عَنْ قَيْسٍ بْنِ أَبِي حَازِمٍ قَالَ دَخَلَ أَبُو بَكُرِ عَلَى إِمْرَأَةً مِنَ أَحْمَسَ يُقَالُ لَهَا زَيْنَبُ فَرَأُهَا لاَ تَكَلِّمُ فَقَالُ مَا لَهَا لاَ تَكَلِّمُ قَالُوا حَجَّت مُصْمَتَةً قَالَ لَهَا تَكَلِّمُ فَالُّ لَهَا زَيْنَبُ فَرَاهَا لاَ تَكَلِّمُ فَقَالُ مَنْ عَمَلِ الْجَاهِلِيَّةِ فَتَكَلَّمَتُ فَقَالَتُ مَنْ اَنْتَ قَالَ تَكَلَّمِي فَانَ هَذَا لاَ يَحِلُّ هَٰذَا مِنْ عَمَلِ الْجَاهِلِيَّةِ فَتَكَلَّمَتُ فَقَالَتُ مَنْ اَنْتَ قَالَ أَمْرُ وَالْتَ مَنْ أَيُّ قُرَيْشٍ قَالَتُ مِنْ أَكُهَا جِرِينَ قَالَتُ مَنْ اللهَاجِرِينَ قَالَتُ مَنْ اللهَاجِرِينَ قَالَتُ مَا بَقَاؤُنَا عَلَى هَذَا الْاَمْرِ الصَّالِحِ الَّذِي النَّيَ اللهُ بِهِ بَعْدَ الْجَاهِلِيَّةِ قَالَ بَقَاؤُكُمْ عَلَيْهِ مَا السَّتَقَامَتُ بِكُمْ اَنْمَتُكُمْ قَالَتُ مَا اللهُ بِهِ بَعْدَ الْجَاهِلِيَّةِ قَالَ بَقَاؤُكُمْ عَلَيْهِ مَا السَّتَقَامَتُ بِكُمْ اَنْمَتُكُمْ قَالَتُ مَا الْاَئْمِ الْاَنْمَ فَالَا أَمَا كَانَ لَقُومِكِ رُؤُسُ وَاشَرَافٌ يَأْمُرُونَهُمْ فَيُطِيعُونَهُمْ قَالَتُ مَا الْاَئْمَةُ قَالَ الْمَا كَانَ لَقُومِكِ رُؤُسُ وَاشَرَافٌ يَأْمُرُونَهُمْ فَيُطِيعُونَهُمْ قَالَتُ مَالَيْهُ مَالَا فَهُمْ أُولُنَكَ عَلَى النَّاسِ .

৩৫৪৯. কাইস ইবনে আবু হাযেম থেকে বর্ণিত। তিনি বলেনঃ আবু বকর (রা) আহমাস গোত্রের জনৈকা মহিলার নিকট যান। তার নাম ছিল যয়নব। তিনি দেখলেন, মহিলাটি কোন কথা বলছে না। তিনি জিজেস করলেনঃ এর কি হলো, কথা বলছে না কেন । লোকেরা বললঃ তিনি নীরব হজ্জ পালনের নিয়ত করছেন। তিনি মহিলাকে বললেনঃ কথা বলুন। এ পদ্ধতি অবৈধ। এটা জাহেলী যুগের কাজ। মহিলা মুখ খুলল এবং বললেনঃ আপনি কে। তিনি বললেনঃ একজন মুহাজির। আবার জিজেস করলঃ কোন্ মুহাজির। জবাব দিলেনঃ কুরাইল গোত্রের। পুনরায় বললঃ কুরাইলদের কোন ঘটনার। তিনি বললেনঃ তুমি তো দেখছি অত্যধিক প্রশুকারিণী! আমি আবু বকর। মহিলা জিজেস করলঃ জাহেলী যুগের অবসানের পর যে উত্তম দীন আল্লাহ পাঠিয়েছেন তার ওপর কত দিন পর্যন্ত আমরা টিকে থাকতে পারব। তিনি বললেনঃ যতদিন পর্যন্ত আপনাদের নেতারা তার ওপর অবিচল থাকবেন ততোদিন টিকে থাকতে পারবেন। জিজেস করলঃ নেতা আবার কি। তিনি বললেনঃ আপনার কওমের মধ্যে কি এমন কোন নেতৃত্বানীয় ও সঞ্জান্ত ব্যক্তি নেই যারা লোকদেরকে কোন কিছু আদেশ করলে তারা তা মেনে নেয়। বললঃ হাঁ, নিক্য রয়েছে। তিনি বললেনঃ তারাই জনগণের নেতা।

. ٣٥٥- عَنْ عَائِشَةً قَالَتَ اَسْلَمَتِ اِمْرَأَةٌ سَوْدَاء لِبَعْضِ الْعَرَبِ وَكَانَ لَهَا حَفْشُ فِي الْسَجِدِ قَالَتَ فَكَانَتَ تَاتَيْنَا فَتَحَدَّثُ عِنْدَنَا فَاذَا فَرَغَتْ مِنْ حَدِيْتُهَا قَالَتُ وَيَسُومُ الْوِشَاحِ مِن تَعَاجِيْبٍ + رَبَّنَا اللَّا انَّهُ مِنْ بَلْدَة الْكُفْرِ انْجَانِي - وَيَسُومُ الْوِشَاحِ مَن تَعَاجِيْبٍ + رَبَّنَا اللَّا انَّهُ مِنْ بَلْدَة الْكُفْرِ انْجَانِي - فَلَمَّا اَكَثَرَتَ قَالَتَ لَهَا عَائِشَةُ وَمَا يَوْمُ الْوِشَاحِ قَالَتْ خَرَجَتْ جَوَيْرِيَةُ لِبَعْضِ الْمَلِي وَعَلَيْهَا وِشَاحُ مِن اَدَم فَسَقَطَ مِنْهَا فَانْحَطَّتُ عَلَيْهِ الْحُدَيَّا وَهِي تَحْسَبُهُ لَحْماً فَاخَذَتُ وَعَلَيْهَا وِشَاحُ مِن اَدَم فَسَقَطَ مِنْهَا فَانْحَطَّتُ عَلَيْهِ الْحُدَيَّا وَهِي تَحْسَبُهُ لَحْماً فَاخَذَتُ فَاتَهُمُ مَنْ اللَّهُ الْعَلْوُا فِي قَبُلِي فَبَيْنَاهُمُ حَوْلِي فَاتَهُمُونِي بِهِ فَعَذَبُونِي حَتَّى بَلَغَ مِن اَمْرِي انَّهُمْ طَلَبُوا فِي قَبُلِي فَبَيْنَاهُمْ حَوْلِي فَاتَنَا هُمْ عَنْ الْمَرَى انَّهُمْ طَلَبُوا فِي قَبُلِي فَبَيْنَاهُمْ حَوْلِي وَانَا هِي كَرْبِي اذَا الْقَنَةُ فَاخَذُوهُ فَقُلْتُ لَا الَّذِي اِتَّهُمُ فَلَتُهُ اللَّهُ اللَّذَى الْقَنَةُ فَاخَذُوهُ فَقُلْتُ لَا مَنْهُ بَرِيئَةٌ لَا الَّذِي الْقَلَة فَاخَذُوهُ فَقُلْتُ اللَّهُ الْعَلَيْدُ الْعَلْمُ اللَّهُ الْمُلْكُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ اللَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُولِي الْمُلْكُولَ

৩৫৫০. আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ কোন এক আরব গোত্রের একটি কৃষ্ণকায় মেয়ে (ক্রীতদাসী) ইসলাম কবুল করল। মসজিদের মধ্যে তার থাকার জন্য একটি তাঁবু খাটিয়ে দেয়া হয়েছিল। আয়েশা (রা) বলেন ঃ সে মেয়েটি আমাদের নিকট আসত এবং আমাদের কাছে বসে কথা বলত। যখন তার কথাবার্তা শেষ হতো, সে বলত ঃ "আর জড়োয়া হারের দিনের ঘটনাটি ছিল আমার প্রভুর অন্যতম বিশ্বয়কর ঘটনা, শোন, তিনি আমাকে মুক্তি দিয়েছিলেন কৃষ্ণরের দেশ থেকে।" যখন সে কয়েকবার এ কবিতাটি আবৃত্তি করল, তখন আয়েশা (রা) তাকে জিজ্ঞেস করলেন ঃ জড়োয়া হারের দিনের ঘটনাটা কি । সে বলল ঃ একদিন আমার মনিবের একটি মেয়ে চামড়ার একটি জড়োয়া হার পরে বাইরে গেল। ঐ হারটা তার কাছ থেকে পড়ে গেল। একটা চিলের নজর পড়ল তার ওপর। সে ওটাকে গোশতের টুকরা মনে করে ছোঁ মেরে নিয়ে গেল।

(মনিবের) লোকেরা এ ব্যাপারে আমার ওপর মিথ্যা দোষ চাপাল এবং এজন্য আমাকে শান্তি দিল। এমনকি আমার ব্যাপারটা এতোখানি গড়াল যে, তারা আমার লজ্জাস্থানে পর্যস্ত তল্পাশী চালাল। তখনো তারা আমার চারপাশে ছিল এবং আমি মুসিবতে আক্রান্ত ছিলাম। এমন সময় হঠাৎ সেই চিলটি আমাদের মাথার ওপর দিয়ে উড়ে গেল এবং হারটা ফেলে দিল। তখন তারা তা কুড়িয়ে নিল। আমি তখন তাদেরকে বললাম ঃ এটাই সে বস্তু যে ব্যাপারে তোমরা আমার প্রতি মিথ্যা দোষারোপ করেছিল, অথচ আমি এ ব্যাপারে সম্পূর্ণ নির্দেষ ছিলাম।

٣٥٥١ عَـنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ ﴿ قَالَ الْاَ مَنْ كَانَ حَالِفًا فَلاَ يَحْلِفُ الاَّ بِاللَّهِ فَكَانَتُ قُرَيْشُ تَخُلِفُ بِأَبَائِهَا فَقَالَ لاَ تَحْلَفُوا بِأَبَائِكُمْ ـ فَكَانَتُ قُرَيْشُ تَخُلِفُ بِأَبَائِهَا فَقَالَ لاَ تَحْلَفُوا بِأَبَائِكُمْ ـ فَكَانَتُ قُرَيْشُ لَتُخُلِفُ بِأَبَائِهَا فَقَالَ لاَ تَحْلَفُوا بِأَبَائِكُمْ ـ فَكَانَتُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ ال

৩৫৫১. ইবনে উমর (রা) নবী (স) থেকে বর্ণনা করেছেন। নবী (স) বলেছেন ঃ সাবধান ! কাউকেও যদি কসম খেতেই হয় তবে সে যেন আল্লাহ ছাড়া অপর কারুর নামে কসম না খায়। কুরাইশরা নিজ বাপদাদার নামে কসম খেতো। তাই তার প্রতিবাদ করে নবী (স) বলেন ঃ তোমরা তোমাদের বাপদাদার নামে কসম খেয়ো না।

٣٥٥٢ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ الْقَاسِمِ حَدَّثَهُ أَنَّ الْقَاسِمِ كَانَ يَمْشِي بَيْنَ يَدَى الْجَنَازَةِ وَلاَ يَقُومُ لَهَا وَيَخْبِرُ عَنْ عَاشِنَةً قَالَتْ كَانَ اَهْلُ الْجَاهِلِيَّةِ يَقُومُ وَنَ لَهَا يَقُولُونَ اَذَا رَاوْهَا كَنْتِ فِي آهُلِكِ مَا آنْتِ مَرَّتَيْنِ ـ

৩৫৫২. আবদুর রহমান ইবনে কাসেম থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ কাসেম (বা) জানাযা র্ব্যাৎ লাশের আগে আগে চলতেন এবং লাশ দেখলে দাঁড়াতেন না। তিনি আয়েশা (রা)- এর বরাত দিয়ে বর্ণনা করেন যে, আয়েশা (রা) বলেছেন ঃ জাহেলী যুগের লোকেরা লাশ দেখলে দাঁড়িয়ে যেত। যখন তারা কোন লাশ দেখতে পেত তখন তাকে লক্ষ করে দু'বার উচ্চারণ করত ঃ তুমি তোমার পরিজনদের মধ্যেই রয়োছো, ইতিপূর্বে জীবদ্দশায় যেমন ছিলে। ৬৭

٣٥٥٣ عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُوْنِ قَالَ قَالَ عُمَّرُ اِنَّ ٱلْمُشْرِكِيْنَ كَانُوْا لاَ يُفْيِضُوْنَ مِنْ جَمْعٍ حَتَّى تَشْرُقَ الشَّمْسُ عَلَى تَبِيْرٍ فَخَالَفَهُمُ النَّبِيِّ ﴿ فَكَالَفَهُمُ النَّبِيِّ ﴿ فَكَالُمُ المُنْ عَبْلُ الْنَالِي اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللللَّ اللللللللللَّاللَّهُ الللَّهُ الللللَّالَّةُ الللللللللللللللللل

৩৫৫৩. আমর ইবনে মাইমুন (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ উমর ইবনুল খাত্তাব (রা) বলেছেন ঃ মুশরিকরা সাবীর পাহাড়ের ওপর সূর্যকিরণ না আসা পর্যন্ত মুযদালিফা থেকে রওয়ানা হতো না। এ অবস্থায় নবী (স) সুর্যোদয়ের পূর্বেই সেখান থেকে রওয়ানা হয়ে তাদের নীতির বিরোধিতা করেন।

৬৭. কেননা, তারা পরকালের জীবনে বিশ্বাসী ছিল না। বরং তাদের বিশ্বাস ছিল যে, দেহ খেকে আত্মা বেরিয়ে যাবার পর তা একটা পাখীর রূপ পরিগ্রহ করে নিজের পরিজনদের মধ্যে উড়ে বেড়ায়।

٣٥٥٤ عَنْ عَكْرِمَةَ وَكَأْسًا دِهَاقًا قَالَ مَلاَى مُتَتَابِعَةً \* قَالَ وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ سَمِعْتُ ابْي يَقُولُ فِي الْجَاهِليَّةِ إِسْقِنَا كَأْسًا دِهَاقًا \_

৩৫৫৪. ইকরামা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন وَكَاسَاً دِهَاقًا এ আয়াতের অর্থ হলো ঃ একের পর এক ভরপুর পিয়ালা। তিনি আরো বলেন, ইবনে আব্বাস বলেছেন ঃ আমি আমার পিতার কাছ থেকে শুনেছি, তিনি বলতেন, জাহেলী যুগে আমরা এভাবে বলতাম ঃ আমাদেরকে পেয়ালা ভর্তি শরাব পান করতে দাও।

٢٥٥٥، عَن أَبِى هُرَيرَةَ قَالَ قَالَ النَّبِي جَ أَصَدَقُ كُلِمَةٍ قَالَهَا الشَّاعِرُ كُلِمَةُ لَبِيدٍ الْا كُلُّ شَيئٍ مَا خَلاَ اللَّهُ بَاطِلُ وَكَادَ أُمَيَّةُ بِنُ أَبِى الصلَّتِ أَن يُسلِمُ ـ

৩৫৫৫. আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী (স) বলেছেন ঃ কবিরা যা কিছু বলেছে তার মধ্যে সর্বাধিক সত্য কথা হচ্ছে কবি লাবীদের এ শ্লোকটি ঃ "জেনে রাখো, আল্লাহ ছাড়া প্রতিটি বস্তুই অসার (বাতিল)।" আর কবি উমাইয়া ইবনে আবু সালত প্রায় মুসলমান হয়েই গিয়েছিলেন।

٣٥٥٦ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ لاَبِي بَكْرِ غُلاَمَّ يُخْرُجُ لَهُ الْخَرَاجَ وَكَانَ اَبُو بَكْرِ يَلْا مَنْ خَرَاجِهِ فَجَاءَ يَوْمًا بِشَىءٍ فَأَكَلُ مِنْهُ اَبُوْ بَكْرٍ فَقَالَ لَهُ الْفُلاَمُ تَدْرِي مَا هُذَا فَقَالَ اَبُو بَكْرٍ فَقَالَ لَهُ الْفُلامُ تَدُرِي مَا هُدَا فَقَالَ اللهُ الْفُلامُ تَدُرِي مَا هُدَا فَقَالَ اللهِ الْفُلامُ تَدَكَهَنْتُ لِإِنْسَانٍ فِي الْجَاهِلِيَّةِ وَمَا الْحَسِنُ الْكِهَانَةَ اللَّ أَنِّي خَدَعْتُهُ فَلَقَينِيْ فَأَعْطَانِيْ بِذِلِكَ فَهٰذَا الَّذِي اَكُلْتَ مَنْهُ فَالْدَيْ بَذِلِكَ فَهٰذَا الَّذِي اَكُلْتَ مَنْهُ فَالدَّكَ اللهُ ا

৩৫৫৬. আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ আবু বকর (রা)-এর একটা গোলাম ছিল—যে তাঁকে কিছু কর প্রদান করত। আর আবু বকর (রা) তার কর বাবত প্রদত্ত সামগ্রীকে আহার্য হিসেবে গ্রহণ করতেন। একদিন ঐ গোলাম কিছু জিনিস নিয়ে এল এবং আবু বকর (রা) তা থেকে কিছু আহার করলেন। তখন গোলামটি তাঁকে বলল ঃ আপনি কি জানেন, এটা কি (যা আপনি খেলেন)। আবু বকর (রা) বললেন ঃ সেটা কি ছিল। সে গোলাম বলল ঃ জাহেলী যুগে আমি এক ব্যক্তির ভবিষ্যত গণনা করেছিলাম। মূলত আমি ভাল ওণতে জানতাম না। বরং তাকে আমি প্রতারিত করেছিলাম মাত্র। আজ সে লোকটা আমার সাথে দেখা করে আমাকে ঐ কাজের বিনিময় প্রদান করল। এটাই সে বস্তু যার থেকে আপনি খেলেন। এ কথা গনে আবু বকর (রা) নিজের হাতখানা মুখে ঢুকিয়ে দিয়ে বমি করে পেটের সব কিছু বের করে দিলেন।

٣٥٥٧ - عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ كَانَ اَهْلُ الْجَاهِلِيَّةِ يَتَبَايَعُوْنَ لُحُوْمَ الْجَزُوْرِ الِّي حَبَلِ الْحَبَلَةِ قَالَ وَحَبَلُ الْحَبَلَةِ اَنْ تُنْتَجَ النَّاقَةُ مَا فَيْ بَطْنِهَا ثُمَّ تَحْمِلَ الَّتِي نُتِجَتُ فَنَهَاهُمُّ النَّبِيُّ عِنَ ذَلكَ ـ ৩৫৫৭. ইবনে উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ জাহেলী যুগের লোকেরা হাবালুল হাবালা-এর শর্তে উটের গোশত বেচাকেনা করতো। রাবী বলেন ঃ হাবালুল হাবালা অর্থ এই যে, (এ শর্তে উট বেচাকেনা করা যে ক্রেডা বিক্রেডাকে তখন মূল্য আদায় করবে) যখন কোন নির্দিষ্ট গর্ভবতী উষ্ট্রী তার গর্ভস্থ বাচ্চা প্রসব করবে তারপর ঐ বাচ্চা আবার গর্ভধারণ করবে। নবী (স) লোকদেরকে এ ধরনের বেচাকেনা করতে নিষেধ করেছেন। কর্তি নিষেধ করেছেন। এই নির্দিশ্ব কর্তি নিষেধ করেছেন। এই নির্দিশ্ব কর্তি নিষেধ করেছেন। এই নির্দিশ্ব কর্তি নিষ্টিশ্ব কর্তি নিষ্টিশ্ব কর্তি নিষ্টিশ্ব নির্দিশ্ব করে নির্দিশ্ব নির্দিশ্ব

৩৫৫৮. গাইলান ইবনে জারীর থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ আমরা আনাস (রা)-এর নিকট বসরায় যাতায়াত করতাম। রাবী বলেন ঃ তিনি তখন আমাদের নিকট আনসারদের সম্পর্কে আলোচনা করতেন এবং আমাকে বলতেন ঃ তোমার কওম অমুক অমুক দিন অমুক অমুক কাজ করেছে, তোমার কওম অমুক অমুক দিন অমুক অমুক কাজ করেছে।

৮৬-অনুচ্ছেদ ঃ জাহেলী যুগের শপথ গ্রহণ পদ্ধতি।

٣٥٥٩ - عَن ابْنَ عَبَّاسِ قَالَ أَنَّ أَوَّلَ قَسَامَةٍ كَانَتْ فِي الْجَاهِلِيَّةِ لَفِيْنَا بَنِي هَاشِيمِ كَانَ رَجُلٌ مِنْ بَنِي هَاشِمِ اِسْتَأْجَرَهُ رَجُلٌ مِنْ قُرَيْشِ مِنْ فَخْذِ ٱخْرَى فَانْطَلَقَ مَعَهُ فِي اللِّهِ فَمَرَّ رَجُلٌ بِهِ مِنْ بَنِي هَاشِمِ قَدِ انْقَطَعَتْ عُرُوَّةُ جُوالقه فَقَالَ ٱغِثْنِيْ بِعِقَالِ ٱشَدَّ بِهِ عُرْوَةَ جُوالِقِي لاَ تَنْفِرُ ٱلْإِبِلُ فَٱعْطَاهُ عِقَالاً فَشَدَّ بِهِ عُـرُوّة جُوَالقه فَلَمَّا نَزَلُوا عُقلَت الْابِلُ الاَّ بَعيْراً وَاحدًا فَقَالَ الَّذِي اِسْتِأْجَرَهُ مَا شَأَنُ هٰذَا الْبَعْيْرَ لَمْ يُعْقَلَ مِنْ بَيْنَ الْابِلِ قَالَ لَيْسَ لَهُ عَقَالَ قَالَ فَاَيْنَ عَقَالُهُ قَالَ فَحَذَفَـهُ بِعَصًا كَانَ فِيْهَا اَجَلَهُ فَمَـرَّ بِهِ رَجُلٌ مِنْ اَهْلِ الْيَمَنِ فَقَالَ اتَشْهَدُ الْمُوسِمَ قَالَ مَااَشْهَدُ وَرُبُّمَا شَهِدِتُهُ قَالَ هَلَ اَنْتَ مُبْلِغُ عَنِّي رِسَالَةً مَرَّةً مِنَ الدَّهْرِ قَالَ نَعَـم قَالَ فَكُنْتَ اذَا أَنْتَ شَهَدَتَ الْلَوْسِمَ فَنَاد يَا الْ قُرَيْشِ فَاذَا أَجَابُوكَ فَنَاد يَا أَلَ بَنِيْ هَاشِهِمِ فَانْ اَجَابُوكَ فَسَلْ عَنْ اَبِيْ طَالِبٍ فَاَخْبِرُهُ اَنَّ فُلاَنًا قَتَلَنِيْ فِي عِقَالٍ وَمَاتَ الْمُسْتَأْجِرُ فَلَمَّا قَدِمَ الَّذِي اِسْتَأْجَرَهُ أَتَاهُ اَبُو طَالِبٍ فَقَالَ مَا فَعَلَ صَاحِبُنَا قَالَ مَرضَ فَاحْسَنْتُ الْقَيَامَ عَلَيْه فَوَلَيْتُ دَفْنَهُ قَالَ قَدْ كَانَ اَهْلَ ذَاكَ منْكَ فَمَكُثَ حَيْنًا ثُمَّ إِنَّ الرَّجُلَ الَّذِي آوْصلي إِلَيْهِ إِنْ يُبْلِغَ عَنْهُ وَافِي الْمَوسيح

فَقَالَ يَا الْ قُريشِ قَالُوا هٰذه قُريشِ قَالَ يَا الْ بَنِي هَاشِمِ قَالُوا هٰذه بَنُو هَاسِمِ قَالَ اَیْنَ اَبُو طَالِبِ قَالَ اَمْرَنیٰ فُسلانَ اَن اَبُو طَالِبِ قَالَ اَمْرَنیٰ فُسلانَ اَن اَبُو طَالِبِ فَقَالَ لَهُ اِخْتَرَمَنَا الْحَدٰی اللّٰفِکَ رَسَالَةً اَن فُلاَنَا قَتَلَهُ فِي عَقَالٍ فَاتَاهُ اَبُو طَالِبِ فَقَالَ لَهُ اِخْتَرَمَنَا الْحَدٰی اللّٰفِکَ رَسَالَةً اَن فُلاَنًا قَتَلَهُ مِن اللّٰلِلِ فَانَّكَ قَتَلْتَ صَاحِبَنَا وَان شَنْتَ حَلَفَ تَلْاتُ مِن قَوْمِكَ انْكَ لَم تَقْتُلُهُ فَانُ اَبَيْتَ قَتَلَنَاكَ بِهِ فَاتَی قَوْمَهُ فَقَالُوا نَحْلف خَمَسُونَ مِن قَوْمِكَ انْكَ لَم تَقْتُلُهُ فَانُ اَبَيْتَ قَتَلنَاكَ بِهِ فَاتَی قَوْمَهُ فَقَالُوا نَحْلف خَمَسُونَ مِن قَوْمِكَ انْكَ لَم تَقْتُلُهُ فَانُ اَبَيْتَ قَتَلنَاكَ بِهِ فَاتَی قَوْمَهُ فَقَالُوا نَحْلف خَمَسُونَ مِن قَوْمِكَ انْكَ لَم تَقْتُلُهُ فَانُ اَبَيْتَ قَتَلنَاكَ بِهِ فَاتَی قَوْمَهُ فَقَالُوا نَحْلف خَمَسُونَ مِنْ الْحَمْسُونَ مِنْ الْخَمْسُونَ وَلاَ تَصْبِرُ يَمِينَهُ حَيثُ طَالِبِ الْحَبْ الْاَلِم الْمَوْلُ وَمَن الْمُولِي فَقَالُوا بَابَا طَالِبِ الْرَدَتَ خَمْسِينَ رَجُلاً عَنْ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰفِولَ اللّٰفَوْلَ الْمَالُ اللّٰ الْمُولِ اللّٰمُ اللّٰفِولَ اللّٰمُ اللّٰفِولَ اللّٰمُ عَنْمُ وَلاَ تَصْبِرُ يَمِينِكُ مَنْ الْالِمِ لِيُصِيبُ لِللّٰهُ مَاللّٰ الْبُنُ عَبَاسٍ فَوَالَّذِي نَفْسِقُ بِيدِهِ مَا حَالَ الْحَوْلُ وَمِنَ الثَّمَانِيَةِ وَارَبَعُونَ فَحَلْفُوا عَنْ اللّٰمُ الْمُولُ وَمِنَ الثَّمَانِيَةِ وَارَبَعِيْنَ قَالَا الْمُعْلُ وَمِنَ الثَّمَانِيَةِ وَارَبَعُونَ فَحَلَقُوا عَنْ اللّٰمُ عَبَّاسٍ فَوَالَذِي نَفْسِي بِيدِهِ مَا حَالَ الْحَوْلُ وَمِنَ الثَّمَانِيَةِ وَارَبَعُونَ فَالْمَانُ عَيْنَ تَطُوفُ اللّٰو الْمَالِي اللّٰمُ الْمَولُ وَمِنَ الثَّمَانِيَةِ وَارَبَعُونَ فَعَلَاقُوا عَلَى الللّٰمَانِ فَقَالَالِهُ الْمُولِ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمِ لَلْمُ اللّٰمُ الْمُ اللّٰمُ الْمُؤْلِقُولَ الللّٰمُ اللّٰمُ ال

৩৫৫৯. ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, জাহেলী যুগে সর্বপ্রথম শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠিত হয় আমাদের বনী হাশেম গোত্রের মধ্যে। কুরাইশ গোত্রের কোন এক শাখার জনৈক ব্যক্তি বনী হাশেম গোত্রের একটা লোককে মজুর নিযুক্ত করেছিল। তারপর সে তার প্রভুর সাথে তার উটগুলোকে নিয়ে যাত্রা করল। বনী হাশেম গোত্রের অপর একজন লোক তার কাছ দিয়ে যাছিল, যার (খাদ্যশস্য ভর্তি) বস্তার বাঁধনটা ছিড়ে গিয়েছিল। লোকটি হাশেমী মজুরকে বলল, আমাকে একটা রশি দিয়ে সাহায্য করো, যা দিয়ে আমি আমার বস্তার মুখটা বাঁধতে পারি আর যাতে আমার উটটাও পালিয়ে যেতে না পারে। তখন সে তাকে একটা রশি দিল। লোকটা তার বস্তার মুখ ঐ রশি দারা বেঁধে নিল।

এদিকে তারা যখন এক জায়গায় গিয়ে তাবু ফলল, তখন একটা উট ছাড়া সবগুলো উট বাধা হলো। যে লোকটা তাকে মজুর নিযুক্ত করেছিল সে বলল ঃ কি ব্যাপার ! অন্যান্য উটের ন্যায় এ উটটাকে যে বাধা হলো না ? মজুর জবাব দিল, এর রশি নেই। লোকটা জিজ্ঞেস করল, এর রশি কোথায় গেল ? বনী হাশেম গোত্রের মজুরটা সম্পূর্ণ ঘটনা বর্ণনা করল। এতে তার ভারী রাগ হলো। ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, কুরাইশ বংশের লোকটা তখন হাশেমী মজুরটাকে লাঠি দ্বারা এমনভাবে আঘাত করল যে ঐ আঘাতই তার মৃত্যুর কারণ হয়ে দাড়াল। সে সময় একজন ইয়েমেনবাসী সে পথ দিয়ে যাচ্ছিল। আহত মজুর তাকে বলল, তুমি কি হজ্জের মওসুম উপলক্ষে (মক্কায়) যাবে ? সে বলল ঃ না, যাবেঃ না, তবে অন্য যেকোন সময় সেখানে যেতে পারি। হাশেমা লোকটা বলল, যেকোন সময়

হোক, তুমি কি আমার একটা সংবাদ পৌছে দিতে পারবে ? সে বলল, হাঁ, পারবো। হাশেমী লোকটা বলল, যদি তুমি হজ্জ মওসুমে মক্কায় যাও তবে এ বলে ডাক দেরে ঃ হে কুরাইশ গোত্রের লোকেরা ! যখন তারা তোমার ডাকে সাড়া দেবে তখন তুমি (পুনরায়) এ বলে ডাক দেবে ঃ হে বনী হাশেম গোত্রের লোকেরা ! যদি তারাও তোমার ডাকে সাড়া দেয় তবে আবু তালিবের খোঁজ নিয়ে তাকে এ খবরটা দেবে যে, অমুক কুরাইশী ব্যক্তি আমাকে মাত্র একটা রশির জন্য হত্যা করেছে। একথা বলে হাশেমী মজুরটা প্রাণত্যাগ করল। অতপর কুরাইশ গোত্তের যে লোকটা তাকে মজুর নিযুক্ত করেছিল সে যখন (মকায়) ফিরে এল তখন আবু তালিব তার নিকট এলেন এবং তাকে জিজ্ঞেস করলেন. আমাদের লোকটার কি হলো ? সে বলল, সে হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়ে। আমি অতান্ত যতু সহকারে তার সেবা ভশ্রম। করলাম। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তাকে বাঁচাতে পারলাম না। অবশেষে সে মারা গেলে আমি তার দাফন কাফন সম্পনু করে এসেছি। আবু তালিব বললেন, তোমার কাছ থেকে এমনটাই আশা করেছিলাম। এরপর কিছু দিন সেটে গেল। ঐ লোকটা যাকে উক্ত হাশেমী সংবাদ পৌছাবার অসিয়ত করেছিল হজ্জের মওসুমে মক্কায় আসল এবং ডাক দিয়ে বলল, হে কুরাইশ গোত্রের লোকেরা ! লোকেরা বলল, কুরাইশ হল এর।। তারপর সে বলল, হে বনী হাশেম ! লোকেরা বলল, বনী হাশেম হল এর।। সে বলল আৰু তালেৰ কোথায় ? লোকেৱা (আৰু তালেৰকে) দেখিয়ে বলল ইনিই আৰু ্রালেব : সে তখন বলল, আমাকে অমুক ব্যক্তি বলেছে আপনার নিকট এ খবর পৌছে দেয়ার জন্যে যে, অমুক লোকটা মাত্র একটা রশির জন্যে আমাকে হত্যা করেছে। এ কথা ভনে আবু তালেব ঐ হত্যাকারীর নিকট গেল এবং বলল, আমাদের প্রস্তাবিত তিনটের যে কোন একটা পথ তোমাকে বেছে নিতে হবে। তুমি খুনের রক্তপণ হিসেবে একশ উট দেবে। কেননা তুমি আমাদের লোককে হত্যা করেছ। অথবা তোমার গোত্রের পঞ্চাশ জন লোক হলফ করে বলবে যে, তুমি তাকে হত্যা করেনি। যদি এটা করতেও তুমি অস্বীকার কর তবে তার বদলে আমরা তোমাকে হত্যা করব। তখন লোকটা তার স্বগোত্রীয়দের নিকট গেল। তারা বলল, আমরা হলফ করব। এ সময় বনী হাশেম গোত্রের জনৈকা মহিলা আবু তালেবের নিকট আসল। উক্ত মহিলা ছিল কুরাইশ গোত্রের জনৈক ব্যক্তির পত্নী া ঐ মহিলার একটি সন্তান ছিল ৷ সে বলল, হে আবু তালেব, আমি চাই যে, পঞ্চাশজনের মধ্য থেকে তুমি আমার এ সম্ভানটাকে রেহাই দেবে এবং যেখানে হলফ নেয়া হয় (অর্থাৎ রুকন ও মাকামে ইবরাহীমের মধ্যবর্তী স্থল) সেখানে তার হলফ নেবে না। ৬৮ আবু তালেব তাই করলেন। (অর্থাৎ মহিলার আবেদন মঞ্জুর করলেন)। তারপর তাদের মধ্য থেকে আরেকজন লোক আবু তালেবের নিকট আসলো এবং বলল, হে আবু তালেব ! তুমি একশ উটের স্থলে পঞ্চাশ জন লোকের হলফ নিতে চাচ্ছ। এ হিসেবে প্রতিটি লোকের ভাগে দু'টি করে উট পড়েছে: সূতরাং এ উট দু'টো আমার কাছ থেকে গ্রহণ কর এবং যে জায়গাটাতে হলফ নেয়া হয় সেখানে আমার কাছ থেকে হলফ নিও না। আবু তালেব তার কাছ থেকে) উট দু'টো গ্রহণ করলেন। অবশিষ্ট আটচল্লিশ ব্যক্তি এসে হলফ করল। রাবী ইবনে আব্বাস বলেন, সেই সন্তার কসম যার হাতে আমার প্রাণ ! একটা বছর যেতে না যেতেই ঐ সাটচল্লিশ জন লোকের একটা লোকও আর বেঁচে রইল

৬৮, জাহেলী যুগে নিম্নম ছিল, যখন কোন মহল্লায় এমন কোন নিহত ব্যক্তির লাল পাওয়া যেত যার হত্যা সম্পর্কে কেউ জাত নয় তখন ঐ মহল্লার কিছু লোককে রুকন ইয়েনেল ও মাকামে ইবরাহীমের মধ্যবর্তী স্থুলে দাঁড় কবিয়ে তাদের কাছ প্রকে এ মর্মে হলফ নেয় হতো যে, একে আমারা হত্যা করিনি এবং এর হত্যা সম্পর্কেও আমারা জাত নই : আবরী পরিভাষায় এটাকে কাসামাত বলা হয় :

٣٥٦- عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ بَوْمُ بُعَاتْ بَدْمًا قَدَّمَةُ اللَّهُ الرَسُولِهِ فَقَدِمَ
 رَسُولُ اللَّهِ وَقَدِ افْتَرَقَ مَلَوُهُمْ وَقَتَلَتْ سَرَوَا تُهُمَ وَبَرَحُوا قَدَّمَةُ اللهُ لِرَسُولِهِ فَي دُخُولِهِمْ فِي الْإِسْلاَمِ \* وَقَالَ ابْنُ وَهَبِ اَخْبَرْنَا عَمْرُو عَنْ بُكَيْرِ بْنَ الْاَشْعَ أَنَّ لَكُوبِهِمْ أَنَّ لَكُوبِهِمْ فَي الْإِسْلاَمِ \* وَقَالَ ابْنُ وَهَبِ اَخْبَرْنَا عَمْرُو عَنْ بُكَيْرِ بْنَ الْاَشْعَ أَنَّ لَكُوبِهِمْ أَنَّ لَكُوبِهِمْ السَّقَى الْاَشَعَ أَنَ لَكُوبِهِمْ أَنَّ لَكُوبِهُمْ السَّعْقَلُونَ الْاَسْعَوْنَهَا وَلَقُولُونَ لِبَطْنِ الْوَادِي بَيْنَ الصَفَقَا وَالْلُووَةِ سُئُنَّةُ انِّمَا كَانَ آهَلُ الْجَاهِلِيَّةِ يَسْعَوْنَهَا وَيَقُولُونَ لِبَطْنِ الْوَادِي بَيْنَ الصَفَقَا وَالْلُووَةِ سُئُنَّةُ انِّمَا كَانَ آهَلُ الْجَاهِلِيَّةِ يَسْعَوْنَهَا وَيَقُولُونَ لَا نَجِيْرُ الْبَطْحَاءَ الاَ شَدَا .

৩৫৬০. আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, বু'আস যুদ্ধ <sup>৬৯</sup> এমন একটা যুদ্ধ ছিল যা মহান আল্লাহ তাঁর রসূল (স)-এর অনুকূলে তাঁর আগমনের পূর্বেই (মদীনায়) সংঘটিত করেন। রসূলুল্লাহ (স) যখন মদীনায় আগমন করেন তখন মদীনাবাসীদের সম্ভান্ত ব্যক্তিরা বিভিন্ন দলে বিভক্ত ছিল এবং তাদের নেতারা নিহত ও আহত হয়ে পড়েছিল। এভাবে মদীনাবাসীদের ইসলামে প্রবেশের ব্যাপারে আল্লাহ তাঁর রস্লের পূর্ব থেকেই অনুকূল বাবস্থা করে রাখেন। (অর্থাৎ বু'আস যুদ্ধের মাধ্যমে ঐ দান্তিক নেতারা যদি পর্যুদস্ত না হত তবে মক্কার দান্তিক নেতাদের ন্যায় তারাও ইসলামের বিরুদ্ধে খড়গহস্ত হয়ে উঠত)।

ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, সাফা ও মারওয়া পাহাড়ের মধ্যবর্তী বাতনে ওয়াদী নামক স্থানে সা'ঈ (দৌড়ান) সুনুত নয়। জাহেলী যুগের লোকেরাই তথু সেখানে সা'ঈ করত এবং বলত, আমরা বাতহা নামক স্থানটা দ্রুত দৌড়েই অতিক্রম করব।

٣٥٦١ عَنْ لَبِيْ السَّفَرِ يَقُوْلُ سَمَعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُوْلُ يَا اَيُّهَا النَّاسُ اسْمَعُوْا مِنِي مَا اَقُولُ لَا اَنَّهُ النَّاسُ اسْمَعُوْا مِنِي مَا اَقُولُ لَكُمْ وَاسْمِعُونِيْ مَا تَقُولُونَ وَلاَ تَذْهَبُوْا فَتَقُولُوا قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ مَنْ طَافَ بِالْبَيْتِ فَلْيَطُفْ مِنْ وَرَاءِ الْحَجْرِ وَلاَ تَقُولُوا الْحَطْيِمُ فَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ مَنْ طَافَ بِالْبَيْتِ فَلْيَطُفْ مِنْ وَرَاءِ الْحَجْرِ وَلاَ تَقُولُوا الْحَطْيِمُ فَاللَّهُ اللَّهُ الْوَ فَوْسَهُ لَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْوَ فَوْسَهُ لَا اللَّهُ اللْمُلِيَّةُ الللللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللْمُولَالِلْمُ اللَّهُ اللْمُولَالَّةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّلْمُ الْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُ

৩৫৬১. আবু সফর থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি ইবনে আব্বাস (রা) থেকে শুনেছি। তিনি বলতেন, হে লোকেরা! আমি তোমাদেরকে যা বলছি তা মনোয়োগ সহকারে শোন এবং তোমরা যা বলতে চাও তা আমাকে শুনাও। এমন যেন না হয় যে, তোমরা এখান থেকে (না বুঝেণ্ডনে) উঠে যাবে এবং গিয়ে বলনে যে, ইবনে আব্বাস এমন বলেছে। তারপর ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, মনে রেখ যে ব্যক্তি ক!বা ঘরের তওয়াফ করবে সে যেন হাজর অর্থাৎ হাতিমের পেছন থেকে শুরু করে। আর হাতিমকে কাবার সীমানা বহির্ভূত বলো না। হাতিমকে এ জন্য হাতিম বলা হয় যে, জাহেলী যুগে যখন কোন ব্যক্তি কসম থেতো তখন সে এ জায়গাটাতে নিজের চাবুক, জুতা অথবা ধনুক রেখে দিত।

৬৯. বু'আস যুদ্ধের বিস্তারিত বিবরণ ইতিপূর্বে বর্ণিত হয়েছে :

٣٥٦٢ عَنْ عَمْرِو ابن مَيْمُونَ قَالَ رَأَيْتُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ قَرْدَةٌ الْجَتَمَعَ عَلَيهَا قَرَدَةٌ قَدَ زَنَتْ فَرَجَمُتُهُا مَعَهُمْ .

৩৫৬২. আমর ইবনে মাইমুন (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি জাহেলী যুগে দেখেছি, একটা বানর ব্যভিচারে লিপ্ত হবার কারণে অনেকগুলো বানর তার নিকট এসে জড়ো হয় এবং প্রস্তর নিক্ষেপে তাকে হত্যা করে। তাদের সাথে আমিও তাকে প্রস্তর নিক্ষেপ করেছিলাম।

٣٥٦٣- عَن ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ خِلاَلِ مِنْ خِلاَلِ الْجَاهِلِيَّةِ الطَّعْنُ فِي الْاَنْسَابِ وَالنَّيَاحَةُ وَنَسَى الثَّالِئَةَ قَالَ سُفْيَانُ وَيَقُدُولُكُ لِنَّا إِنَّهَا الْإِسْتِسْقَاءُ بِالْاَنْوَاءِ ـ

৩৫৬৩ উবাইদুল্লাহ (রা) (ইবনে আবু ইয়াযাঁদ আল মন্ধী) থেকে বর্ণিত। তিনি ইবনে আব্বাসকে বলতে শুনেছেন, জাহেলী যুগের লোকদের অন্যতম স্বভাব ছিল কারো বংশকুল সম্পর্কে তিরস্কার ও ভর্ৎসনা করা এবং মৃত ব্যক্তির জন্য সুর করে কানুকোটি করা। আর রাবী উবাইদুল্লাহ তৃতীয় বিষয়টি ভুলে গিয়েছেন। অধস্তন রাবী সুফিয়নে বলেন, লোকেবা বলে যে, তৃতীয় কথাটা হলো, নক্ষত্রের কারণে বৃষ্টি হওয়া।

৮৭-অনুচ্ছেদ ঃ নবী (স)-এর নবুওয়াত লাভ। তিনি মুহামদ ইবনে আবদুল্লাই ইবনে আবদুল মুত্তালিব ইবনে হাশেম ইবনে আবদু মানাফ ইবনে কৃসাই ইবনে কিলাব ইবনে মুররাই ইবনে কা'ব ইবনে পুওয়াই ইবনে গালেব ইবনে ফিহর ইবনে মালেক ইবনে আন নাদর ইবনে কিনানাহ ইবনে খুযাইমাহ ইবনে মুদরিকাহ ইবনে ইলিয়াস ইবনে মুদার ইবনে নিযার ইবনে মা'আদ ইবনে 'আদনান।

٣٥٦٤ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ أُنْزِلَ عَلَى رَسُوْلِ اللهِ وَهُوَ ابْنُ أَرْبَعِيْنَ فَمَكَثَ تَلَاثَ عَشَرَةَ سَنَةً ثَمَّ أُمِرَ بِالْهِجِرَةِ فَهَاجَرَ الِّي ٱلْمَدْيِنَةِ فَمَكَثَ بِهَا عَشَــرَ سَنِيْنَ ثُمَّ تُوفَى رَسُوْلُ اللهِ

৩৫৬৪. ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (স)-এর বয়স যখন চল্লিশ বছর তখন তাঁর প্রতি অহী নাযিল করা হয়। অতপর তিনি মক্কায় তের বছর অবস্থান করেন। তারপর হিজরতের আদেশ পেয়ে তিনি মদীনায় হিজরত করেন এবং সেখানে দশ বছর অবস্থান করেন। তারপর রসূলুল্লাহ (স) ওফাত পান।

৮৮-অনুচ্ছেদ ঃ নবী (স) ও তাঁর সাহাবীদের প্রতি মক্কার মুশরিকদের পক্ষ থেকে যেসব নির্যাতন চলেছিল তার বর্ণনা।

٣٥٦٥- عَنْ قَيْسٍ قَالَ سَمَعْتُ خَبَّابًا يَقُولُ اَتَيْتُ النَّبِيُّ عِنْ وَهُوَ مُتَوَسِّــدُ بُرْدَةً وَهُوَ فِي ظِلِّ الْكَعْبَةِ وَقَدْ لَقِيْنَا مِنَ الْمَشْرِكِيْنَ شَيْةً فَقُلْتُ الَا تَدَعُـو اللّه ৩৫৬৫ কাইস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি খাববাব ইবনে আরতকে বলতে ভনেছি। তিনি বলেন, আমি একদা নবী (স)-এর নিকট হাজির হলাম। তিনি তখন তার চাদরটাকে বালিশ বানিয়ে কা'বা ঘরের ছায়ায় বিশ্রাম নিচ্ছিলেন। যেহেতু মুশরিকদের পক্ষ থেকে আমাদের ওপর তখন কঠোর নির্যাতন চলছিল। তাই আমি বললাম, আপনি কি (আমাদের) জন্য আল্লাহর নিকট দোয়া করবেন না ? একথা ভনে তিনি সোজা হয়ে বসলেন। তার চেহারাটা তখন লাল হয়ে গেল। তারপর তিনি বললেন, তোমাদের পূর্ববর্তী যুগে যারা ঈমানদার ছিল তাদের কারো কারো শরীরের হাড় পর্যন্ত যাবতীয় গোশত ও শিরা লোহার চিরুনী দিয়ে আঁচড়িয়ে ফেলা হতো। তবুও ঐ নির্যাতন তাকে তার দীন থেকে ফেরাতে পারতো না। আবার কারো মাথার ওপর করাত স্থাপন করে তাকে দিখভিত করা হতো। তবুও ঐ নির্যাতন তাকে তার দীন থেকে ফেরাতে পারতো না। আল্লাহ নিশ্চিতভাবেই এ দীন ইসলামকে পরিপূর্ণ করবেন। এমনকি তখন একজন উট্রারোহী সানাআ থেকে হাজরা মাওত পর্যন্ত এমনভাবে অতিক্রম করবে যে, সে আল্লাহ ছাড়া আর কাউকে ভয় করবে না। অধস্তন রাবী এ বাকাটি অতিরিক্ত বর্ণনা করেছেন ঃ এবং (রাখাল) তার মেষপাল সম্পর্কে নেকড়ে বাঘ ছাড়া আর কিছুরই ভয় করবে না।

٣٥٦٦- عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَرَأَ النَّبِيِّ ﴿ النَّجُمَ فَسَجَدَ فَمَا بَقِيَ اَحَدُّ الاَّ سَجَدَ اللَّهِ وَقَالَ هَٰذَا يَكُفَيْنِي فَلَقَدُ اللَّهَ رَجُلُّ رَأَيْتُهُ اَخُدُ كَفَالًا هَٰذَا يَكُفَيْنِي فَلَقَدُ رَأَيْتُهُ بَعْدُ قُتِلَ كَافِرًا بِاللَّهِ ـ رَأَيْتُهُ بَعْدُ قُتِلَ كَافِرًا بِاللَّهِ ـ

৩৫৬৬ অবেদুল্লাই ইবনে মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী (স) (মক্কায়) সূরা আননাজম পাঠ করলেন এবং সিজদায়ে তেলাওয়াত আদায় করলেন। তাঁর সাথে প্রত্যেক লোকই সিজদা করলেন। কিন্তু একজন লোককে ৭০ আমি দেখতে পেলাম যে, সে এক মুঠো কন্ধর নিল এবং তা কপালে তুলে তার ওপর সিজদা করল এবং বলল, এটাই আমার পক্ষে যথেষ্ট। রাবী বলেন পরবর্তীকালে আমি তাকে কাকের অবস্থায় নিহত হত্তে দেখেছি।

٣٥٦٧- عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ بَيْنَا النَّبِيِّ سَاجِدٌ وَحَوْلَهُ نَاسٌ مِنْ قُريَسِسٍ جَاءَ عُقْبَةُ بَنُ آبِي مُعيطِ بِسَلَى جَزُورِ فَقَذَفَهُ عَلَى ظَهْرِالنَّبِيِّ فَلَمْ يَرْفَع رَأَسَهُ

৭০, উত্ত প্রেকটা ছিল, উম্মইয়া ইবনে যালফ, কারো মতে ওলীদ ইবনে মুগারা

فَجَاءَتْ فَاطِمَةُ عَلَيْهَا السَّلاَمُ فَأَخَذَتْهُ مِنْ ظَهْرِهِ وَدَعَتْ عَلَى مَنْ صَنَعَ فَقَالَ النَّبِيُّ عَنَ اللَّهُمَّ عَلَيْكَ الْمَلاَ مِنْ قُرَيْشِ اَبَا جَهْلِ بُنِ هِشَامٍ وَعُثْبَةَ بُنَ رَبِيْعَةَ وَشَيْبَةَ ابْنَ رَبِيْعَةَ بْنَ خُلْفِ اَوْ أُبِي بْنَ خُلْفِ شُعْبَةُ الشَّاكُ فَرَأْيُتُهُمْ قُتِلُوا يَوْمَ بَدْرٍ غَيْرَ امْيَّةَ اَنْ أُبِيٍّ تَقَطَّعَتُ اَوْصَالُهُ فَلَمْ يُلُقَ فِي الْبِئْرِ -

৩৫৬৭. আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ নবী (স) একদা নামাযের সিজদায় ছিলেন এবং তার আশপাশে ছিল কুরাইশ গোত্রের কয়েকজন লোক। এমন সময় উকবা ইবনে আবু মু'আইত একটা যবেহকৃত উটের নাড়ীভূড়ি নিয়ে এল এবং তা নবী (স)-এর পিঠের ওপর রেখে দিল। যার ফলে তিনি তার মাথা উঠাতে পারছিলেন না। এ সময় ফাতিমা (রা) এসে তার পিঠের ওপর থেকে তা সরিয়ে নিলেন এবং যে একাজটা করল তার জন্য বদদোয়া করলেন। অতপর নবী (স) বললেন ঃ হে আল্লাহ ! কুরাইশ নেতাদেরকে পাকড়াও কর। অর্থাৎ আবু জাহল ইবনে হিশাম, উতবা ইবনে রাবীআ, শাইবা ইবনে রাবীআ ও উমাইয়া ইবনে খালাফকে অথবা উবাই ইবনে খালাফকে। বর্ণনাকারী শোবার এতে সন্দেহ রয়েছে। অর্থাৎ নবী (স) উমাইয়া ইবনে খালাফের নাম উল্লোখ করেছেন, এ ব্যাপারে তার সন্দেহ রয়েছে। আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) বলেন ঃ আমি এদের সবাইকে বদরের যুদ্ধে নিহত হতে দেখেছি। উমাইয়া কিংবা উবাই ছাড়া এদের সবাইকে সেদিন একটা কৃপে নিক্ষেপ করা হয়েছিল। তাই তাকে কৃপে নিক্ষেপ করা হয়নি।

٣٥٦٨ عَنْ سَعِيد بَنِ جُبَيْرٍ أَوْ قَالَ حَدَّثَنِي الْحَكَمُ عَنْ سَعَيد بَنِ جُبَيْرٍ قَالَ اَمْرُهُمَا اَمْرُهُمَا اَمْرُهُمَا اَمْرُهُمَا الْمَرْهُمَا اللَّهُ وَمَنْ يَقْتُلُ مَّوْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَسَاَلْتُ اَبُنُ عَبَّاسٍ وَلاَ تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ وَمَنْ يَقْتُلُ مَّوْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَسَاَلْتُ اَبُنُ عَبَّاسٍ فَقَالَ النَّفْسَ اللَّهُ الْمُنْ عَبَّاسٍ فَقَالَ لَمَا الْنَوْلِتِ اللَّهِ اللَّهُ الْفُرُقَانِ قَالَ مُشْرِكُو اَهْلِ مَكَّةً فَقَدْ قَتَلْنَا النَّفْسَ الَّتِي فَي اللَّهُ اللَّهُ الْمَا اخْرَ وَقَدْ التَيْنَا الْفَوَاحِسْ فَانْسِزَلَ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ

৩৫৬৮. সাইদ ইবনে জুবাইর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ আবদুর রহমান ইবনে আব্যা একদা আমাকে আদেশ করলেন, ইবনে আব্বাসকে এ আয়াত দুটো সম্পর্কে জিজ্ঞেস কর যে, এদের মর্মার্থ কি ? (আয়াত দুটো হলোঃ) "আইনের অনুমোদন ব্যতীত কাউকে হত্যা করে। না, যা আল্লাহ হারাম করে দিয়েছেন।" এবং " যে ব্যক্তি কোন মুসলমানকে স্বেচ্ছায় হত্যা করে, তার শাস্তি হলো জাহানুম।" আমি তথ্নন ইবনে

আব্বাসকে জিজ্ঞেস করলাম। জবাবে তিনি বললেন ঃ যখন সূরা ফোরকানের উপরোক্ত প্রথম আয়াতটি অবতীর্ণ হলো তখন মক্কার মুশরিকরা বলল ঃ আমরা এমন প্রাণ সংহার করেছি, যা আল্লাহ হারাম করেছেন এবং আল্লাহর সাথে অন্য মাবুদকে ডেকেছি (পূজা করেছি) এবং আরো নানাবিধ অশ্লীল আচরণ করেছি। (তাহলে ইসলাম গ্রহণ করে আমাদের কী লাভ!) তখন আল্লাহ এ আয়াত অবতীর্ণ করলেন ঃ "কিন্তু যারা তওবা করে এবং ঈমান আনে ও নেক আমল করে তারা তাদের প্রতিপালকের নিকট পুরস্কৃত হবে।" সুতরাং এ আয়াতটি ওদের (অর্থাৎ মুশরিকদের) জন্য প্রযোজ্য: কিন্তু সূরা নিসার আয়াতটির ক্রিটি কর্মিন করে তার শরীয়াত সম্পর্কে জানা বুঝার পর কাউকে হত্যা করে তবে তার শান্তি হলো জাহানাম, সর্বদা সে তাতে অবস্থান করবে। তারপর এ বিষয়ে আমি মুজাহিদকে বললাম। তিনি বললেন ঃ তবে যদি কেউ লচ্জিত ও অনুতপ্ত হয়ে খালেস দিলে তওবা করে (তবে আল্লাহ তাকে ক্ষমা করতে পারেন)।

৩৫৬৯. উরওয়া ইবনে যুবাইর (রা) থেকে বণিত াতিন বলেন ঃ আমি আবদুল্লাই ইবনে আমর ইবনে আসকে জিজ্জেস করলাম ঃ মুশরিকরা নবী (স)-এর সাথে যেসব অন্যায় আচরণ করেছিল তনাধ্যে কোন্ আচরণটি সর্বাধিক কঠোর ছিল তা আমাকে বলুন। তিনি বললেন ঃ একদিন নবী (স) কা বার (পশ্চিম পার্শ্বস্থ) হিজর অংশটিতে নামায় পড়ছিলেন। এমন সময় উকবা ইবনে আবু মু'আইত তার দিকে এগিয়ে আসল। তারপর সে তার কাপড় তার গলায় পেঁচিয়ে তাঁকে মারাত্মকভাবে শ্বাস রুদ্ধ করে ফেলল। এমন সময় আবু বকর (রা) এগিয়ে এলেন এবং তার (উকবার) ঘাড়টা ধরে তাকে নবী (স)-এর নিকট থেকে দূরে সরিয়ে দিলেন এবং বললেন ঃ আমার রব আল্লাহ, শুধু এ কথাটা বলার কারণেই কি তোমরা একটা লোককে হত্যা করবে ৷ ইবনে ইসহাকও এ হাদীসের অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেছেন।

৮৯-অনুত্দেদ ঃ আবু বকর সিদীক (রা)-এর ইসলাম গ্রহণ প্রসঙ্গে।

.٣٥٧- عَنْ عَمَّارِ بُنِ يَاسِرٍ قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ عَنْ عَمَّا مَعَهُ الاَّ خَمْسَةُ أَعْبُدٍ وَالمَ وَابُوْ بَكُو بَا مَعَهُ الاَّ خَمْسَةُ أَعْبُدٍ وَالْمَرَاتَانِ وَآبُوْ بَكُو بَ

৩৫৭০, আম্মার ইবনে ইয়াসির (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ আমি রস্পুল্লাহ (স)-কে এমন অবস্থায় দেখেছি যে, তাঁর সাথে পাঁচজন ক্রীতদাস, দু'জন মহিলা ও আবু বকর ছাড়া আর কোন বয়োপ্রাপ্ত লোক ছিলেন না। ৯০-অনুচ্ছেদ ঃ সা'দ ইবনে আবু ওয়াকাস (রা)-এর ইসলাম গ্রহণ :

٣٥٧١ عَنْ سَعَيْدِ بْنِ الْسَيَّبِ قَالَ سَمَعْتُ آبَا اسْحُقَ سَعْدَ بْنَ آبِي وَقَاصِ يَقُـولُ مَا آسُلَمَ أَحَد الِاَّ فِي الْيَوْمِ الَّذِي اَسْلَمْتُ فِيهِ وَلَقَدْ مَكُثْتُ سَبْعَةَ آيَّامٍ وَانِّي لَتُلُثُ الْإِسْلَامِ .

৩৫৭১, সাইদ ইবনে মুসাইয়াব (রা) থেকে বণিত : তিনি বলেন ঃ আমি সা'দ ইবনে আবু ওয়াক্কাসকে বলতে তনেছি ঃ যেদিন আমি ইসলাম গ্রহণ করেছি (অন্য যারা সবার আগে ইসলাম গ্রহণ করে) সেদিন তারাও ইসলাম গ্রহণ করে এবং সাত দিন পর্যন্ত আমি ইসলাম গ্রহণকারী হিসেবে তৃতীয় ব্যক্তি ছিলাম;

৯১-অনুচ্ছেদ ঃ জ্বীন সম্পর্কে বর্ণনা। আল্রাহ বলেন ঃ

# قُل أُوحَىٰ الَّيُّ انَّهُ استَمعَ نَفَر منَ الجنَّ

"(হে নবী) বলুন ঃ আমার নিকট এ মর্মে অহী পাঠানো হয়েছে যে, জ্বীনদের একটা দল অত্যন্ত মনোযোগ সহকারে কুরআন ওনেছে।" −(সূরা আল জ্বিন ঃ ১)

৩৫৭২. মা'ন-এর পিতা আবদুর রহমান (রা) বলেন ঃ আমি মাসরুককে জিজ্জেস করলাম, জ্বীনেরা যে রাতে অভিনিবেশ সহকারে কুরআন শুনেছিল এ সংবাদটা নবী (স)-কে কে দিয়েছিল ৷ তিনি বললেন ঃ "তোমার পিতা অর্থাৎ আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) আমাকে বলেছেন যে, একটা বৃক্ষ নবী (স)-কে তাদের উপস্থিতির কথা জানিয়েছিল।"

٣٥٧٣ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ آنَهُ كَانَ يَحْمِلُ مَعَ النَّبِيِّ فِي اِدَاوَةً لِوَضُونِهِ وَحَاجَتِهِ فَبَيْنَمَا هُو يَتْبَعُهُ بِهَا فَقَالَ مَنْ هٰذَا فَقَالَ آنَا آبُو هُرَيْرَةَ فَقَالَ آبَغِنِي آحُجَاراً السَّنْفِضُ بِهَا وَلاَ تَأْتَنِي بِعَظُم وَلاَ بِرَوَتَة فَاَتَيْتُهُ بِآحُجَارٍ آحُملُها في طَرَف اَسْتَنْفِضُ بِهَا وَلاَ تَأْتِنِي بِعَظُم وَلاَ بِرَوَتَة فَاتَيْتُهُ بِآحُجَارٍ آحُملُها في طَرَف تَوْبَيْ حَتْى وَضَعْتُ اللَّي جَنْبِهِ ثُمَّ انْصَرَفْتُ حَتّٰى اذا فَرَغَ مَشَيْتُ فَقُلْتُ مَا بَالُ الْعَظْم وَالرَّوْتَة قَالَ هُمَا مِنْ طَعَام الْجِنِّ انَّهُ آتَانِي وَقَدُ جِنِّ نَصِيْبِينَ وَنِعْمَ الْجِنِّ الْعَظْم وَالرَّوْتَة قَالَ هُمَا مِنْ طَعَام الْجِنِّ انَّهُ آتَانِي وَقَدُ جِنِّ نَصِيْبِينَ وَنِعْمَ الْجِنِّ فَسَالُونِي الزَّادَ فَدَعَوْتُ اللَّهُ لَهُمْ آنُ لاَ يَمُرُوا بِعَظْمٍ وَلاَ بِرَوْتَة إلاَّ وَجَدُوا عَلَيْهَا ضَعَامًا .

৩৫৭৩. আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। একদা তিনি নবী (স)-এর অযু ও ইন্তিনজার কাজে ব্যবহারের জন্য (পানি ভরা) একটা পাত্র বহন করে তাঁর পেছনে পেছনে চলছিলেন। নবী (স) জিজ্ঞেস করলেন, কে । তিনি জবাব দিলেন, আমি আবু হুরাইরা (রা)। তিনি বললেন, আমার জন্য কয়েকটা পাথর খুঁজে আন. তা দিয়ে আমি ইন্তিনজা (শৌচকর্ম) করব। কিন্তু হাড় বা গোবর আনবে না। তখন আমি আমার কাপড়ের খুঁটে করে কয়েকটা পাথর আনলাম এবং তার পাশে রেখে চলে আসলাম। (প্রকৃতির প্রয়োজন সেরে) যখন তিনি অবসর হলেন তখন আমি আসলাম এবং বললাম হাড় ও গোবরের কি হল । তিনি বললেন, এ দু'টো বন্ধু জ্বীনের খাদ্য। একদা নাসিবিন বন্ধ আনার জ্বীনদের একটি প্রতিনিধি দল আমার কাছে এসেছিল তারা ছিল অতি উত্তম জ্বীন। তারা আমার নিকট খাদ্য সামগ্রীর প্রার্থনা জানাল। তখন আমি তাদের জন্য আল্লাহর নিকট এ দোয়া করলাম যে, কোন হাড় বা গোবর ব্রুই তাদের হস্তগত হলে তারা যেন তাতে তাদের খাদ্য পেতে পারে।

৯২-অনুচ্ছেদ ঃ আবু যার (রা)-এর ইসলাম গ্রহণ।

٣٥٧٤ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ قَالَ لَمَّا بَلَغُ اَبَا ذَرِّ مَبْعَثُ النَّبِيُ عَنَّ قَالَ لَاخِيهِ اَرْكُبُ الْنِي هَٰذَا الْوَادِي فَاعْلَمْ لِي عَلَمَ هٰذَا الرَّجُلِ الَّذِي يَزُعُمُ انَّهُ نَبِيٌ يَأْتَيْبُهُ الْخَبْرُ مِنَ السَّمَاءِ وَالسَّمَعْ مِنْ قَوْلِهِ ثُمَّ اِثْتَنِي فَانْطَلَقَ الْاحُ حَتَّى قَدَمَهُ وَسَمِّعَ مِنْ قَوْلِهِ ثُمَّ اِثْتَنِي فَانْطَلَقَ الْاحُ حَتَّى قَدَمَهُ وَسَمِّعَ مِنْ قَوْلِهِ ثُمَّ الْمَثَالِمِ اللَّخُلاقِ وَكَلَامًا مَا قَبُولِهِ ثُمَّ رَجْعَ النِي آبِي ذَرِ فَقَالَ لَهُ رَأَيْتُهُ يَامُرُ بِمَكَارِمِ الْأَخْلاقِ وَكَلَامًا مَا هُوَ وَبِالشَّعْرِ فَقَالَ مَا شَفَيْتَنِي مِمَّا ارَدْتُ فَتَزَوَّدُ وَحَمَلَ شَنَّةً لَهُ فَيْهَا مَاءً حَتَّى هُو وَبِالشَّعْرِ فَقَالَ مَا شَفَيْتَنِي مِمَّا ارَدْتُ فَتَزَوِّدُ وَحَمَلَ شَنَّةً لَهُ فَيْهَا مَاءً حَتَّى مَنْ شَيْءَ وَكُرِهُ اللَّيْلِ فَرَاهُ عَلَيْ فَعَرَفَ انَّهُ غَرِيْبٌ فَلَمَّ رَأَهُ تَبِعَهُ فَلَمْ يَسَالً عَنْهُ وَلَا يَعْرِفُهُ وَكُرِهُ الْدَيْقِ وَكَرِهُ اللَّي يَشَالُ عَنْهُ وَلَا يَعْرِفُهُ وَكُرِهُ الْ يَسْتَالُ عَنْهُمَا مَا حَبْهُ فَلَمْ يَسَالً وَاحَدًّ مِنْهُمَا صَاحِبُهُ عَنْ شَيْءَ وَتَلَى السَّمِ فَعَرَفَ النَّهُ غَرِيْبٌ فَلَمَّ وَزُادَهُ الْيَ الْسَجِد وَظُلَّ ذَلِكَ الْيَوْمَ وَلاَ يَرَاهُ النَّبِي مُعْمَا عَنْ اللَّهُ اللَّهُ الْتَعْمَ مَثَوْلُهُ فَلَامً عَنْهُ لَا يَسْتَالُ وَاحِدٌ مَنْهُمَا وَطَلَا اللَّي اللَّهُ الْقَامَ وَعُلَى عَلَى مُثَلِ ذَلِكَ فَاقَامَ مَعُهُ لاَ يَسَالً وَاحِدٌ مَنْهُمَا وَلَا اللَّهُ مَا اللَّالِثِ فَعَادَ عَلَى مُثْلَ ذَٰلِكَ فَاقَامَ مَعُهُ ثُمَّ تُمْ قَالًا اللَّهُ وَالْمُ مَعُهُ لاَ يَسْتَالُ وَاحِدٌ مَنْهُمَا الْتَالِثِ فَعَادَ عَلَى مُثَلِ ذَٰلِكَ فَاقَامَ مَعُهُ ثُمَّ قَالَهُ اللَّهُ عَلَى مَثْلُ ذَلِكَ فَاقَامَ مَعُهُ ثُمَّ اللَّهُ الْمُ مَا اللَّالِ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الْمُ عَلَى اللَّهُ مَا اللَّهُ الْمُ الْمُ الْمُ اللَّهُ الْمُعَلِّ مُعْلَى عَلَى مُثَلِي الْمُلْولِ الْمُ مَالِكُ اللَّهُ الْمُلْكُولُ اللَّهُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ اللَّهُ الْمُ مَا الْمُعَلِّ الْمُ الْمُ الْمُ الَا اللَّهُ اللَّهُ الْمُ الْمُعَلِّ اللَّهُ الْمُعَلِّ الْمُ الْم

৭১, এটা সিরিয়া ও ইরাকের মধ্যবর্তী আল জাযিরার একটি শহর।

৭২. তিরমিষী, আবু দাউদ প্রভৃতি হাদীস প্রস্থ এবং মুহাদিসদের ব্যাখ্যা থেকে জানা যায়, যে সকল হালাল জানোয়ার আল্লাহর নামে খবেহ করা হয় সেগুলোর হাড়গোড় মুমিন জীনদের খাদ্য হিসেবে ব্যবহৃত হয়। আর যে সকল হালাল জানোয়ার আল্লাহ ছাড়া অপর কারো নামে যবেহ করা হয় এগুলোর হাড়গোড় অমুমিন জীনদের খাদ্য হয়ে থাকে। গোবর জীনদের স্পর্শে তাদের গৃহপালিত পশুর খোরাক রূপান্তরিত হয়। কয়লা জীনদের হস্তগত হলে তা তাদের জ্বাদানীতে পরিশত হয়। হাড়, গোবর ও কয়লা জীনদের কাজের জন্য বরাদ্দ করা হয়েছে বলে এ তিনটি বস্তুকে পেশাব পায়খানা থেকে পবিত্র রাখার আদেশ করা হয়েছে। এ কারণেই এ জিনিসগুলো ইন্তিনজায় ব্যবহার করতে নিষেধ করা হয়েছে।

الاَ تُحَدِّثُنِي مَا الَّذِي اَقْدَمَكَ قَالَ اِنْ اَعْطَيْتَنِي عَهْدًا وَمَيْثَاقًا لَتُرْشَدَنَّنِي فَعَلْتُ فَقُعَلَ فَأَخْبَرَهُ قَالَ فَانَّهُ حَقَّ وَهُوَ رَسُولُ اللهِ فَاذَا اَصْبَحْتَ فَأَتْبَعْنِي فَانِي اِنْ رَأَيْتُ شَيْئًا اَخَافُ عَلَيْهَ قُمْتُ كَأَنِي اُرِيْقُ الْمَاءَ فَانْ مَضَيْتُ فَاتَّبَعْنِي حَتَّى دَخَلَ عَلَى النَّبِيِ فِي وَدَخَلَ مَعَهُ فَسَمِعَ تَدْخُلُ مَدْخَلِي فَفَعَلَ فَانْطَلَقَ يَقَفُوهُ حَتَّى دَخَلَ عَلَى النَّبِي فِي وَدَخَلَ مَعَهُ فَسَمِعَ مِنْ قَوْلِهِ وَاَسْلَمَ مَكَانَهُ فَقَالَ لَهُ النَّبِي فَي إِرْجِعُ الِي قَوْمِكَ فَأَخْبِرُهُمْ حَتَّى يَتِيكَ مَنْ قَوْلِهِ وَاَسْلَمَ مَكَانَهُ فَقَالَ لَهُ النَّبِي فَي إِرْجِعُ النِي قَوْمِكَ فَأَخْبِرُهُمْ حَتَّى يَتِيكَ مَنْ فَوْلِهِ وَاَسْلَمَ مَكَانَهُ فَقَالَ لَهُ النَّبِي فَي إِرْجِعُ النِي قَوْمِكَ فَأَخْبِرُهُمْ حَتَّى يَتِيكَ مَنْ فَوْلِهِ وَاسْلَمَ مَكَانَهُ مَنْ عَقَالَ لَهُ النَّبِي فَي إِلَى قَوْمِكَ فَأَخْبِرُهُمْ حَتَّى يَتِيكَ الْمَرِي قَالَ وَالَّذِي بَاعَلَى صَنُوتُهِ الْسَيْمِ فَلَا اللهُ الاَّ الله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَلَيْ مَنْ عَقَالَ لَهُ الله وَالله وَالله وَالله وَالله وَقَلَ لَهُ مَنْ عَقَالِ وَاللّه مَنْ عَلَى الشَّامِ فَانَقَلْهُ مَنْ عَقَالٍ وَانَ طَرِيقَ تَجَارِكُمُ الْمَ الشَّامِ فَانْقَلْهُ مُنْ عَقَالٍ وَانَّ طَرِيقَ تَجَارِكُمُ الْمَا الشَّامِ فَانْقَلْهُ مُنْ عَقَالٍ وَانَّ طَرِيقَ تَجَارِكُمُ الْمَا الشَّامِ فَانْقَلْهُ مُنْ عَقَالِ وَانَّ طَرِيقَ تَجَارِكُمُ الْمَالِ الشَّامِ فَانْقَلْهُ مُولُه وَتَأْرُوا الله فَاكُبُ الْعَبَاسُ عَلَيْه لَا الْعَبَاسُ عَلَيْه لَا الْفَالِمُ فَانُولَ الْمَالِي الشَامِ فَلَا الْمُؤْنَ الْمُعْلَى الْمَنْ الْفَد لِمِثْلُهَا فَصَرَبُوهُ وَتَأْرُوا الْهِ فَاكُمُ الْمَالِي الْعَبَاسُ عَلَيْهِ الْمَالِقُلُ الْمُنْ الْمُولِ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُؤْنَ الْمُ الْمُؤْنَ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُؤْنَ الْمُعْرَادِ وَالْمُ الْمُ الْمُ الْمُؤْنَ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُؤْنَ الْمُعْلِقُ الْمُ الْمُلْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ اللّهُ اللّهُ اللْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ ا

৩৫৭৪. ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আবু যার (রা)-এর নিকট যখন নবী (স)-এর আবিভাবের খবর পৌছল তিনি তার ভাই (উনাইস)-কে বললেন, তুমি মক্কায় যাও এবং ঐ ব্যক্তি সম্পর্কে আমাকে অবহিত কর যিনি দাবী করছেন যে তিনি নবী এবং তার নিকট আসমান থেকে খবর আসে। তুমি তার কথাবার্তা ভনে আবার আমার কাছে আসবে। কাজেই তার ভাই (মক্কার) উদ্দেশ্যে যাত্রা করল এবং নবী (স)-এর নিকট হাজির হয়ে তার কথাবার্তা শুনল। তারপর আবু যার (রা)-এর নিকট ফিরে গেল এবং তাকে বলল, আমি তাঁকে উন্নত চারিত্রিক গুণাবলী অবলম্বনের আদেশ দিতে দেখলাম এবং (তাঁর মুখ থেকে) এমন কথা শুনলাম যা কবিতা নয়। একথা শুনে আবু যার (রা) বললেন, আমি যা জানতে চেয়েছিলাম সে বিষয়ে তোমার সংবাদে আমি পুরোপুরি পরিতৃপ্ত হতে পারলাম না। অতপর তিনি কিছু পথের সামগ্রী ও পানি ভর্তি একটা মশক সাথে নিয়ে রওনা করলেন এবং মক্কায় এসে উপস্থিত হলেন। তিনি মসজিদুল হারামে এসে নবী (স)-কে খুঁজতে লাগলেন। অথচ তিনি তাঁকে চিনতেন না এবং তাঁর সম্পর্কে কাউকে জিজ্ঞেস করাটাও ভালো মনে করলেন না। অবশেষে কিছুটা রাত হয়ে গেলে তিনি ওয়ে পড়লেন। এমন সময় আলী (রা) তাকে দেখতে পেলেন এবং বুকুতে পারলেন যে, লোকটা নিক্যাই মুসাফির। যখন তিনি আলী (রা)-কে দেখলেন তখন তার সাধী হয়ে গেলেন। পথিমধ্যে তাদের কেউ একে অন্যকে কোন বিষয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করলেন না। এভাবে আলী (রা)-এর বাড়িতেই সে রাত কাটাল। যখন সকাল হলো, তিনি আবার স্বীয় মশক ও পথের সামগ্রী সাথে নিয়ে মসজিদুল হারামে এসে উপস্থিত হলেন। এবং সে দিনটাও কাটিয়ে দিলেন। কিন্তু নবী (স)-কে দেখতে পেলেন না। অবশেষে সন্ধ্যা হলে তিনি তার শোবার স্থানে ফিরে এলেন। এ সময় আলী (রা) তার কাছ দিয়ে যাবার সময় বললেন, কি ব্যাপার ! লোকটা কি এখনও নিজের বাসস্থান ঠিক করতে পারেনি, যেখানে সে অবস্থান

করবে। একথা বলে তিনি তাকে নিজের সাথে নিয়ে গেলেন। তাদের কেউই একে অন্যকে কোন বিষয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করলেন না। এভাবে তৃতীয় দিনও আলী (রা) অনুরূপ করলেন এবং তাকে নিজের সাথে রাখলেন। তারপর বললেন, তোমার আগমনের কারণটা আমাকে কি বলবে না ? আবু যার (রা) বললেন, যদি আপনি আমার সাথে অঙ্গীকার করেন যে. আমাকে পথ দেখিয়ে দেবেন তবে আমি এক্ষণি বলে দেব। তখন আলী (রা) ওয়াদা করলে তিনি ব্যাপারটা খুলে বললেন। আলী (রা) বললেন, তিনি সত্য নবী (স) এবং আল্লাহর রসুল (স)। যখন সকাল হবে তখন তুমি আমাকে অনুসরণ করবে। (পথিমধ্যে) যদি আমি তোমার ব্যাপারে আশঙ্কাজনক কিছু দেখি তবে থেমে পড়ব এবং এরূপ ভান করব যেন আমি পেশাব করতে বসেছি। তারপর যখন আমি চলতে শুরু করব, তুমিও আমার সাথে পিছু পিছু চলতে থাকবে এবং যেখানে আমি প্রবেশ করব তুমিও প্রবেশ করবে। আবু যার (রা) তাই করলেন এবং আলী (রা)-এর পেছনে পেছনে চলতে লাগলেন। অবশেষে আলী (রা) নবী (স)-এর খেদমতে গিয়ে হাজির হলেন এবং আবু যার (রা)-ও তার সাথে প্রবেশ করলেন। তারপর তিনি নবী (স)-এর কথাবার্তা ওনলেন এবং সেখানেই ইসলাম কবুল করলেন। নবী (সা) তাকে বললেন, তোমার কওমের নিহুট যাও এবং তাদেরকে আমার কথা জানাও, এমনকি আমার প্রভাব প্রতিপত্তির খবর যখন তোমার নিকট পৌছুবে। (তখন তুমি আবার আমার কাছে আসবে, তার আগে নয়।) আবু যার (রা) বলেন, ঐ সত্তার কসম যার হাতে আমার প্রাণ, আমি জনসমক্ষে দাঁড়িয়ে চীৎকার করে এ কালেমার ঘোষণা দেব। এ কথা বলে তিনি সেখান থেকে বেরিয়ে মসজিদুল হারামে আসলেন এবং উচ্চস্বরে ঘোষণা করলেন, আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ছাড়া কোনো মাবুদ নেই এবং মুহাম্মদ (স) আল্লাহর রসুল ! লোকেরা দাঁড়িয়ে গেল এবং তাকে প্রহার করতে করতে শুইয়ে দিল। এমন সময় আব্বাস (রা) সেখানে এলেন এবং তাকে আগলে ধরে বললেন, তোমাদের বিপদ অনিবার্য, তোমরা কি জান না যে, এ গিফার গোত্রের লোক আর তোমাদের ব্যবসায়ীদের সিরিয়া গমনের পথ সেখান দিয়েই। এ বলে তিনি তাকে লোকদের হাত থেকে উদ্ধার করলেন। অতপর পরদিনও অনুব্রূপ ঘটনার পুনরাবৃত্তি ঘটল। লোকেরা তার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল এবং তাকে বেদম প্রহার করল। (এদিনও) আব্বাস (রা) এসে তাকে আগলে ধরলেন।

### ৯৩-অনুচ্ছেদ ঃ সাঈদ ইবনে যায়েদের ইসলাম গ্রহণ।

٣٥٧٥ عَنْ قَيْسِ قَالَ سَمَعَتُ سَعِيدَ بَنِ زَيْدِ بَنِ عَمْرِو بَنِ نُفَيْلِ فِي مَسْجِدِ الْكُوْفَةِ يَقُولُ وَاللهِ لَقَدْ رَأَيْتُنِي وَانِ عُمَـرَ لَمُوْتَقِي عَلَى الْاسْلَامِ قَبْلُ أَنْ يُسْلِمُ عُمْرُ وَلُوْ أَنْ أَدُولُو أَنْ أَدُولُوا أَنْ أَدُولُولُوا أَنْ أَدُولُوا أَنْ أَدُولُولُوا أَنْ أَدُولُوا أَدُولُوا أَدُولُوا أَدُولُوا أَدُولُوا أَدُولُوا أَنْ أَدُولُوا أَدُولُولُوا أَدُولُوا أَدُولُوا أَدُولُوا أَدُولُ أَدُولُوا أَدُولُ أَدُولُوا أُولُولُوا أَدُولُوا أَدُولُوا أَدُولُوا أَدُولُوا أَدُولُوا أَدُولُوا أَدُولُوا أَدُولُوا أَدُولُوا أُولُوا أَدُولُوا أَدُولُوا أُولُوا أَدُولُوا أَدُولُوا أَدُولُوا أَدُولُوا أُولُوا أُدُولُوا أَدُولُوا أُدُولُوا أُدُولُوا أُدُولُوا أُولُولُوا

৩৫৭৫. কাইস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি সাঈদ ইবনে যায়েদ ইবনে আমর ইবনে নুফাইলকে কুফার মসজিদে বলতে শুনেছি, আল্লাহর কসম, এমন এক সময় ছিল যখন আমি দেখেছি যে, উমর (রা) তাঁর ইসলাম গ্রহণের পূর্বে আমাকে ইসলামের ওপর অবিচল থাকার কারণে বেঁধে রেখেছিলেন। কিন্তু তোমরা উসমান (রা)-এর সাথে যে আচরণ করলে (তাঁর শাহাদাতের প্রতি ইঙ্গিত) তার জন্য যদি ওহোদ পাহাড়ও প্রকম্পিত হয়ে ওঠে তবে তা বিচিত্র নয়।

৯৪-অনুচ্ছেদ ঃ উমর ইবনে খান্তাব (রা)-এর ইসলাম গ্রহণ।

- عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بَنِ مَسْعُوْدِ قَالَ مَازِلَنَا أَعِزَةً مُنْذُ أَسْلَمَ عُمْرُ - ٣٥٧٦ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بَنِ مَسْعُوْدٍ قَالَ مَازِلَنَا أَعِزَةً مُنْذُ أَسْلَمَ عُمْرُ - ৩৫৭৬. আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, উমর (রা) যেদিন ইসলাম গ্রহণ করেন সেদিন থেকে সর্বদা আমরা বিজয়ীর আসনে সমাসীন হলাম।

٣٥٧٧ عَــنُ عَبْدُ الله بَن عُمْرَ قَالَ بَيْنَمَا هُوَ فِي الدَّارِ خَائِفًا اذْ جَـاءَهُ الْعَاصَ بْنُ وَائِلِ السَّهُمِيُ اَبُو عَمْرٍ عَلَيْهِ حَلَّةً حَبْرَة وَقَمْيُصُ مَكُفُوفَ بِحَـرِيْدِ وَهُو مِنْ بَنِي سَهُم وَهُمْ حُلَفَاؤُنَا فِي الْجَاهلِيَّة فَقَالَ لَهُ مَا بَالُكَ قَالَ زَعَمَ قَوْمُكَ وَهُو مِنْ بَنِي سَهُم وَهُمْ حُلَفَاؤُنَا فِي الْجَاهلِيَّةِ فَقَالَ لَهُ مَا بَالُكَ قَالَ زَعَمَ قَوْمُكَ النَّهُمُ سَيَقَتُلُونِي انْ اَسُلَمْتُ قَالَ لاَ سَبِيلَ اللَّكَ بَعْدَ انْ قَالَهَا اَمنْتُ فَخَرَجَ الْعَاصُر فَلَقِي النَّاسَ قَدْ سَأَلَ بِهِمُ الْوَادِي فَقَالَ آيَنَ تُرِيْدُونَ فَقَالُــوا نُرِيدُ هُذَا ابْنَ الْخَطَّابِ النَّيْ صَبَا قَالَ لاَ سَبِيلَ الْيَه فَكَرَّ النَّاسُ ـ

৩৫৭৭. যায়েদ তাঁর পিতা আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রা) থেকে বর্ণনা করেছেন। আবদুল্লাহ ইবনে উমর বলেছেন, ইসলাম গ্রহণ করার পর একদা উমর (রা) ভীত সন্ত্রস্ত অবস্থায় নিজ বাড়িতে অবস্থান করছিলেন। এ সময় 'আস ইবনে ওয়ায়েল সাহমী আবু উমর তাঁর কাছে আসল। তার গায়ে ছিল রেশমী চাদর ও রেশমী জরির জামা। আস ছিল বনী সহম গোত্রের লোক। আর বনী সহম জাহেলী যুগে আমাদের সাথে বন্ধুত্বের সূত্রে আবদ্ধ ছিল। আস উমর (রা)-কে জিজ্জেস করল, তোমার অবস্থা কি । তিনি জবাব দিলেন, তোমার কওমের লোকেরা বলছে, যদি আমি ইসলাম গ্রহণ করি তবে তারা আমাকে হত্যা করবে। আস বলল, তোমাকে কিছু করার মত ক্ষমতা কারো নেই। আসের এই কথা বলার পর উমর (রা) বললেন, এবার আমি শংকামুক্ত হলাম। অতপর আস সেখান থেকে বেরিয়ে আসল এবং দেখল যে, মক্কাভূমি লোকে লোকারণ্য। সে তাদেরকে লক্ষ্ক করে বলল, তোমরা কোথায় যাচ্ছ। তারা জবাব দিল উমর ইবনে খাত্তাবের নিকট যাচ্ছি, সে স্বধর্ম ত্যাগ করেছে। আস বলল, তোমরা তাকে কিছুই করতে পারবে না। একথা শুনে লোকেরা ফিরে গেল।

٣٥٧٨ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ لَمَّا اَسْلَمَ عُمَرُ اجْتَمَعَ النَّاسُ عَنْدَ دَارِهِ وَقَالُــوَا صَبَا عُمَــرُ وَاَنَا غُلاَمٌ فَوْقَ ظَهْرِ بَيْتِي فَجَاءَ رَجُلٌ عَلَيْهِ قَبَاءً مِنْ دِيْبَاجٍ فَقَالَ قَدْ صَبَا عُمَرُ فَمَا ذَاكَ فَاَنَا لَهُ جَارٌ قَالَ فَرَأَيْتُ النَّاسَ تَصَدَّعُوا عَنْهُ فَقُلْتُ مَنْ هَذَا قَالُوا الْعَاصُ بْنُ وَائلِ ـ

৩৫৭৮. আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রা) বলেন, উমর (রা) যখন ইসলাম গ্রহণ করলেন তখন কাক্ষেররা তাঁর গৃহ পাশে এসে জড়ো হলো এবং বলতে লাগল, উমর স্বধর্ম ত্যাগ করেছে। আমি তখন ছোট বালক, নিজেদের ঘরের ছাদের ওপর দাঁড়িয়েছিলাম। এ সময় একজন লোক আসল। তার গায়ে রেশমী জুবনা। সে বলল, উমর স্বধর্ম ত্যাগ করেছে তাতে কি হয়েছে, আমি তার সাহায্যকারী। আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রা) বলেন, আমি লোকদেরকে দেখলাম যে, তারা এদিক সেদিক ছত্রভঙ্গ হয়ে পড়ল। আমি জিজ্ঞেস করলাম, এ লোকটা কে? লোকেরা বলল, ইনি আস ইবনে ওয়ায়েল।

৩৫৭৯. আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি উমর (রা)-কে যখনই কোন বিষয়ে এ কথা বলতে শুনেছি, আমি ব্যাপারটা এরপ মনে করি তখনই তাঁর ধারণানুযায়ী ব্যাপারটা সংঘটিত হয়েছে। একদা উমর (রা) বসেছিলেন। এমন সময় একজন সুদর্শন লোক সেখান দিয়ে যাচ্ছিল। তিনি বললেন, আমার ধারণা ভূলও হতে পারে। এ লোকটা হয়তো জাহেলী যুগের ধর্মাবলম্বী অথবা তাদের গণৎকার ছিল। লোকটাকে আমার নিকট নিয়ে এসো। তখন তাকে ডাকা হলো। তিনি তাকে লক্ষ করে পূর্বোক্ত কথাটাই বললেন। তখন লোকটা বলল, একজন মুসলিমকে যেভাবে প্রশু করা হচ্ছে তা আমি ইতিপূর্বে আর কখনো দেখিনি। তিনি ভিমর (রা) বললেন, আমি তোমাকে কসম দিচ্ছি ব্যাপারটা আমাকে খুলে বল। সে বলল, আমি জাহেলী যুগে তাদের গণৎকার ছিলাম। তিনি বললেন, জ্বীন তোমাকে যে খবরগুলো দিয়েছিল তার মধ্যে সবচেয়ে বিশ্বয়কর একটা খবর আমাকে শোনাও। সে বলল, একদিন আমি বাজারের মধ্যে ছিলাম। এমন সময় জ্বীনটা আমার নিকট আসল এবং আমি তার মধ্যে ভীতির ভাব লক্ষ্য করলাম। সে বলল, জ্বীনদের ব্যাপারে তুমি জানো না। যখন থেকে তাদেরকে

আসমানী খবর শুনতে বাধা দেয়া হয়েছে তখন থেকে তারা কতটা বিমৃঢ় ও নিরাশ হয়ে পড়েছে এবং এখন থেকে জনবসতিতে আর তাদের আনাগোনা হবে না, বরং উটদের সাথে জংগলে তারা থাকবে। উমর (রা) বললেন, সে সত্য বলেছে। কেননা একদিন আমি তাদের দেবতাদের নিকট শুয়েছিলাম। এমন সময় এক ব্যক্তি একটা গরুর বাচা নিয়ে সেখানে আসল এবং তাকে যবেহ করল। তখন এক ব্যক্তি এমন জােরে চীৎকার দিয়ে উঠল যে, আমি কখনা এরপ ভয়ংকর চীৎকার শুনিন। চীৎকার দিয়ে সে বলছিল, হে কর্মঠ ও চতুর ব্যক্তি ! একটা সফলতা লাভকারী ঘটনা শীগগীরই প্রকাশ পাবে, আর তাহলাে এই যে, একজন বাগ্যী ব্যক্তি ঘােষণা করবে "তুমি (আল্লাহ) ছাড়া আর কােন মাবুদ নেই।" এ কথা শুনে লােকেরা সবাই দ্রুত পলায়ন করল। উমর (রা) বলেন, আমি মনে মনে বললাম, এর অন্তর্নিহিত রহস্য না জেনে আমি স্থান ত্যাগ করব না। তারপর পুনরায় আওয়াজ হলাে হে কর্মঠ ও চতুর ব্যক্তি ! একটা সফলতা অর্জনকারী ঘটনা শীগগীরই প্রকাশ পাবে, আর তাহলাে এই যে, একজন বাগ্যী ব্যক্তি ঘােষণা করবে ঃ "আল্লাহ ছাড়া কােন মাবুদ নেই।" তারপর আমি উঠে দাঁড়ালাম। তার কিছু দিন পরই লােকদের মধ্যে বলাবলি শুরু হলাে যে, ইনিই নবী।

٣٥٨٠ عَنْ قَيْسٍ قَالَ سَمَعْتُ سَعِيْدَ ابْنَ زَيْدٍ يَقُوْلُ الْقَوْمِ لَوْ رَأَيْتُنِي مُوْتِقِيْ عُمَرُ عَلَى الْإِسْلاَمِ اَنَا وَالْخُتُهُ وَمَا اَسْلَمَ وَلَوْ اَنْ اُحَدًا اِنْقَضَّ لِمَا صَنَعْتُمْ بِعُثْمَانَ لَكَانَ مَحْقُوْقًا اَنْ يَنْقَضَّ ـ

৩৫৮০. কাইস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি সাঈদ ইবনে যায়েদকে তার কওমের প্রতি লক্ষ করে একথা বলতে ওনেছি, আমি নিজেকে দেখেছি যে, ইসলাম গ্রহণ করার কারণে উমর (রা) আমাকে এবং তার বোন (ফাতেমা)-কে বেঁধে রেখেছিলেন। তখন তিনি ইসলাম গ্রহণ করেননি। কিন্তু তোমরা উসমান (রা)-এর সাথে যে আচরণ করেছ তার জন্য যদি ওহোদ পাহাড়ও ফেটে পড়ার উপক্রম হয় তবে তা বিচিত্র নয়।

৯৫-অনুচ্ছেদ ঃ চাঁদ বিখন্ডিত করণ প্রসঙ্গ।

٣٥٨١ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ أَنَّ آهُلَ مَكَّةً سَالُوا رَسُـولَ اللهِ عَنْ أَنْ يُرِيَهُمْ اللَّهِ عَنْ أَنْ يُرِيهُمْ اللَّهِ اللَّهِ عَنْ أَنْ يُرِيهُمْ اللَّهِ عَنْ أَنْ يُرِيهُمْ اللَّهِ عَنْ أَنْ يُرِيهُمْ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلْمَ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْكُوا اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهِ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهِ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهِ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولِ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهِ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَّا عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلْمُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُولُ اللّهُ عَلَيْكُولُ اللّهُ عَلَيْكُولُ اللّهُ عَلَيْكُولُ اللّهُ عَلَيْكُولُ اللّهُ عَلَيْكُولُ اللّهُ عَ

৩৫৮১. আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা মক্কাবাসীরা রসূলুল্লাহ (স)-এর নিকট (নব্য়তের নিদর্শন স্বরূপ) কোন মু'জিযা প্রদর্শনের দাবী জানালে তিনি তাদেরকে চাঁদ দ্বিখন্ডিত করে দেখালেন। এমনকি তারা হেরা পর্বতকে ঐ খন্ড দু'টোর মাঝখানে দেখতে পেল।

٣٥٨٢ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ اِنْشَقَّ الْقَمَرُ وَنَحْنُ مَعْ النَّبِيِّ ﷺ بِمِنِّى فَقَالَ اَشْهَدُوا وَنَهْبَتُ وَنَعْبَ اللَّهِ النَّهِ اللهِ النَّهَ عَنْ مَسْرُونَ عَنْ عَبْدِ اللهِ انْشَـقَ

৩৫৮২. আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, যখন চাঁদ দ্বিখন্ডিত হয় তখন আমরা নবী (স)-এর সাথে মিনায় অবস্থান করছিলাম। তিনি বললেন, তোমরা সাক্ষী থাক। (আমরা দেখলাম) চাঁদের একটা খন্ড (হেরা) পর্বতের দিকে চলে গেল। রাবী আবৃযযোহা মাসরুকের বরাত দিয়ে আবদুল্লাহ থেকে বর্ণনা করেন যে, চাঁদ দ্বিখন্ডিত করণ মক্কায় হয়েছিল। ৭৩

حَن عَبدُ اللّهِ بنِ عَبّاسٍ أنَّ القَمَرَ انشَقَّ عَلى زَمَانِ رَسُولُ اللّهِ بنِ عَبّاسٍ أنَّ القَمَرَ انشَقَّ عَلى زَمَانِ رَسُولُ اللّهِ هُلاهِي ٥٥٠٥. अविमूल्लाइ हेरान आक्ताम (ता) थारक विभिंछ। जिनि वर्णन क त्रमूलूलाइ (म)-अत यमानाय हाँ विश्विख्छ इय।

٣٥٨٤ عَن عَبِدُ اللَّهِ قَالَ انشَقَّ القَمَرَ ـ

৩৫৮৪. আবদুল্লাহ (রা) থেকে অপর এক সূত্রে বর্ণিত। নবী (স)-এর যমানায় চাঁদ দ্বিখন্ডিত হয়েছিল।

৯৬-অনুচ্ছেদ ঃ আবিসিনিয়ায় হিজরত। আয়েশা (রা) বলেন ঃ নবী (স) বলেছেন, আমাকে তোমাদের হিজরতের স্থান দেখানো হয়েছে। ঐ স্থানটা দু'টি পাহাড়ের মাঝে অবস্থিত ও খেজুরের ঘনবনে আচ্ছাদিত। তখন যারা হিজরত করলেন তারা মদীনার দিকেই করলেন এবং যারা ইতিপূর্বে আবিসিনিয়ায় হিজরত করেছিলেন তাঁদের অধিকাংশই মদীনায় প্রত্যাবর্তন করলেন।

এ বিষয়ে আবু মৃসা (রা) ও নবী (স) থেকে রেওয়ায়েত করেছেন।

৭৩. উচ্চয় সূত্রের মধ্যে কোন বিরোধ নেই, কেননা মীনা মক্কাতেই অবস্থিত।

رَسُـُولُ اللَّه ﷺ وَرَأَيْتَ هَدَيَهُ وَقَدُ اَكْثَرَ النَّاسِ فَيْ شَائِن اْلْوَلَيْد بُن عُقْبَةَ فَحَقَّ عَلَيكَ أَنْ تُقِيْمَ عَلَيْهِ الْحَدَّ فَقَالَ لِي يَا إِبْنَ اَخِي (اُخْتَى) اَدْرَكْتَ رَسُولَ الله ﴿ قَالَ قُلُتُ لاَ وَلَكنَّ قَدْ خَلَصَ الَيَّ مَنْ عَلْمه مَا خَلَّصَ الِّي الْعَذْرَاء فِي سِنْرِهَا قَالَ فَتَشْبَهَد عُثْمَانُ فَقَالَ انَّ اللَّهَ قَدْ بَعَثَ مُحَمَّدًا ﴿ بِالْحَقِّ وَانْزَلَ عَلَيْهِ الْكِتَابَ وَكُنْتُ مِمَّنِ اسْتَجَابَ اللهِ وَرَسُوله وَأَمَنْتُ بِمَا بُعْثَ بِهِ مُحَمَّدُ وَهَاجَرْتُ الْهِجْرَتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ كَمَا قُلْتُ وَصِيَحِبْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﴿ وَبَايَعْتُهُ وَاللَّهِ مَا عَصِيْتُهُ وَلاَ غَشَشْتُهُ حَتُّى تَوَفَّاهُ اللَّهُ ثُمَّ اسْتَخْلَفَ اللَّهُ أَبَا بَكُنِ فَوَاللَّهُ مِا عَصَيْتُهُ وَلاَ غَشَشْتُهُ ثُمَّ اسْتُخْلفَ عُمَرُ فَوَاللَّهُ مَا عَصَيْتُهُ وَلاَ غَشَشْتُهُ ثُمَّ اسْتُخَلَفْتُ اَفْلَيْسَ لَىْ عَلَيْكُم مثلُ الَّذَيْ كَانَ لَهُمْ عَلَى قَالَ بَلَى قَالَ فَمَا هٰذه الْاَحَادِيْثُ الَّتَى تَبْلُغُنَى عَنْكُم (منَ الْحَقّ) فَامّاً مَا ذَكَــرْتَ مِنْ شَأَن الْوَلِيد بْنِ عُقْبَةَ فَسَنَأُخُذُ فَيِهِ انْ شَاءَ اللَّهُ بِالْحَقِّ قَالَ فَجُلَدَ الْوَلْيَدَ ارْبَعْيْنَ جَلْدَةً وَامَرَ عَلَيًّا أَنْ يَجُلدَهُ وَكَانَ هُوَ يَجْلدُهُ وَقَالَ يُونُسُ وَابْنُ أَخِي الزُّهْرِيُّ عِنِ الزُّهْرِيُّ أَهَلَيْسَ لِيْ عَلَيْكُمْ مِنَ الْحَقِّ مِثْلُ الَّذِي كَانَ لَهُمْ -৩৫৮৫. উবাইদুল্লাহ ইবনে আদী ইবনে থিয়ার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদিন মিসওয়ার ইবনে মাখরামা ও আবদুর রহমান ইবনে আসওয়াদ ইবনে আবদে ইয়াগুস তাকে বললেন (হে উবাইদুল্লাহ !) তুমি তোমার মামা উসমান (রা)-এর সাথে তার বৈপিত্রেয় ভাই ওয়ালীদ ইবনে উকবা সম্পর্কে কেন আলোচনা করছ না। অথচ লোকেরা তার ব্যাপারে বড়ই সমালোচনা মুখর। উবাইদুল্লাহ বলেন, যখন উসমান (রা) নামায পড়তে মসজিদে এলেন তখন আমি তাঁর সামনে গিয়ে দাঁড়ালাম এবং তাঁকে বললাম আপনার কাছে আমার কিছু প্রয়োজন রয়েছে এবং তা আপনার মঙ্গলের জন্যই। তিনি বললেন, ওহে বাপ ! আমি তোমার কাছ থেকে আল্লাহর নিকট আশ্রয় চাচ্ছি। একথা তনে আমি তাঁর সামনে থেকে সরে গেলাম। তারপর নামায় শেষ করে আমি মিসওয়ার ও ইবনে আবদে ইয়াগুসের নিকট গিয়ে বসলাম এবং আমি উসমান (রা)-কে যা বললাম ও তিনি আমাকে যে জবাব দিলেন তা তাদের নিকট বর্ণনা করলাম। তারা উভয়ে বললেন. তোমার দায়িত তুমি পালন করেছ। আমি তাদের দু'জনের কাছে বসে আছি, এমন সময় উসমান (রা)-এর দৃত আমার নিকট এসে হাজির হল। তখন তারা দু'জন আমাকে বললেন, আল্লাহ তোমাকে পরীক্ষায় ফেলেছেন। আমি চললাম এবং তার কাছে হাজির হলাম। তিনি বললেন, কিছুক্ষণ পূর্বে যে বিষয়টা সম্পর্কে তুমি বলতে চাইছিলে সেটা কি ? উবাইদুল্লাহ বলেন, আমি তখন কালেমা তাশাহৃদ পড়লাম এবং তারপর বললাম আল্লাহ মুহাম্মদ (স)-কে পাঠিয়েছেন এবং তাঁর প্রতি কিতাব অবতীর্ণ করেছেন। আর আপনি তাঁদেরই অন্তর্ভক্ত যারা আল্লাহ ও তাঁর রসলের আহবানে সাড়া দিয়েছেন এবং আপনি তাঁর

প্রতি ঈমান এনেছেন। আপনি প্রথম দু'টি হিজরত (আবিসিনিয়ায় ও মদীনায়) করেছেন। আপনি রসৃপুল্লাহ (স)-এর সাহচর্য লাভ করেছেন এবং তাঁর চাল চলন ও স্বভাব চরিত্র স্বচক্ষে অবলোকন করেছেন। আপনার অবগতির জন্য বলছি, লোকেরা ওয়ালীদ ইবনে উকবার ব্যাপারে অনেক কথা বলাবলি করছে। সুতরাং আপনার উচিত তার ওপর হদ জারী করা। তিনি উসমান (রা) তখন আমাকে বললেন, হে ভাতিজা ! তুমি কি রসূলুল্লাহ (স)-কে তার জীবদ্দশায় পেয়েছ ? উবাইদুল্লাহ বলেন, আমি বললাম, না। কিন্তু তার সংবাদ আমার কাছে পৌছেছে যেমনিভাবে কুমারী মেয়েদের নিকট পর্দার অন্তরালে সংবাদ পৌছে থাকে: উবাইদুল্লাহ বলেন, উসমান (রা) তখন তাশাহুদ পড়লেন এবং বললেন, একথা নিশ্চিত যে, আল্লাহ মুহাম্মদ (স)-কে সত্যের বাহকরূপে প্রেরণ করেছন এবং তাঁর প্রতি কিতাব অবতীর্ণ করেছেন। আর একথাও সত্যি যে, আমি তাদেরই অন্তর্ভুক্ত ছিলাম যারা আল্লাহ ও তাঁর রসূলের আহবানে সাড়া দিয়েছেন এবং যে কিতাব দিয়ে মুহাম্মদ (স) -কে পাঠানো হয়েছে তার প্রতিও আমি ঈমান এনেছি। আমি প্রথম দু'টি হিজরত করেছি, যেমন তুমি নিজেই বললে। আমি রসূলুল্লাহ (স)-এর সাহচর্য লাভ করেছি এবং তাঁর আনুগত্য কবুল করেছি। আল্লাহর কসম ! আমি কখনো তাঁর অবাধ্য হইনি এবং কখনো তাঁর সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করিনি। অবশেষে আল্লাহ তাকে ওফাত দেন। তারপর আল্লাহ আবু বকর (রা)-কে খলীফা পদে অধিষ্ঠিত করেন। আল্লাহর কসম ! আমি কখনো তাঁর অবাধ্য হইনি এবং কখনো তাঁর সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করিনি। অতপর উমর (রা) খলীফা নির্বাচিত হন ; আল্লাহর কসম ! আমি কখনো তাঁর অবাধ্য হইনি এবং কখনো তাঁর সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করিনি। অবশেষে আল্লাহ তাঁকে ওফাত দান করেন। তারপর আমি খলীফা নির্বাচিত হলাম। সূতরাং তোমাদের ওপর আমার কি সেই অধিকার নেই যেমনটা ছিল তাঁদের ওপর। উবাইদুল্লাহ বললেন, হাঁ। নিশ্চয়ই রয়েছে। তাহলে এসব কেমন কথা, যা তোমাদের পক্ষ থেকে আমার কানে আসছে 🔈

আর ওয়ালীদ ইবনে উকবা সম্পর্কে যা বললে সে ব্যাপারে অনতিবিলখে আমি সঠিক পথ অবলম্বন করব, ইনশাআল্লাহ। উবাবইদুল্লাহ বলেন, অতপর তিনি ওয়ালীদকে চল্লিশটি বেত্রাঘাত প্রদানের পক্ষে রায় দেন এবং আলী (রা)-কে নির্দেশ দেন তাকে বেত্রাঘাত প্রদানের জন্য। আর আলীই তথন অপরাধীদের বেত্রাঘাত প্রদানের দায়িত্ত্বে নিয়োজিত ছিলেন।

ইউনুস ও যুহরীর ভাতিজা যুহরীর বরাত দিয়ে এক বর্ণানায় বলেছেন, তোমাদের ওপর কি আমার সেই অধিকার নেই যেমন অধিকার ছিল খলীফাদের আমার ওপর  $t^{98}$ 

৭৪. ওয়ালীদ ইবনে উকবা ছিলেন উসমান (রা)-এর বৈপিত্রেয় ভাই। অর্থাৎ তাঁর মায়ের পূর্বেকার স্থামীর ঔরসজাত সন্তান। উসমান (রা) খলীফা নির্বাচিত হবার পর সা'দ ইবনে আবু ওয়ালাসকে পদচ্যত করে ওয়ালীদ ইবনে উকবাকে কৃষ্ণার শাসনকর্তা নিযুক্ত করেন। একদিন তিনি ফজরের নামাযে ফর্য দু'রাকাতের স্থুলে চার রাকাত পড়েন এবং সমবেত মুসন্ত্রীদের লক্ষ করে বলেন, আমি ভোমাদের জন্য নামায বৃদ্ধি করে দিলাম। পরে জানা গেল যে, তিনি তখন নেশাগ্রন্ত ছিলেন অর্থাৎ শরাব পান করে মসজিদে এসেছিলেন। এতে লোকেরা তার বিরুদ্ধে সমালোচনা মুখর হয়ে ওঠে। পরে উসমান (রা) তাকে এ অপরাধের জন্য চল্লিশটি বেত্রাঘাত প্রদানের নির্দেশ দেন। অপর এক বর্ণনায় আশিটি বেত্রাঘাতের উল্লেখ রয়েছে। তবে চল্লিশ বেত্রাঘাতের বর্ণনা সম্বলিত হাদীসটিই অধিকতর সহীহ।

فِيُّهَا تَصَاوِيْرُ فَذَكَرَتَا لِلنَّبِيِّ ﴿ فَقَالَ انَّ أُولَئِكَ اذَا كَانَ فِيْهِمُ الرَّجُلُّ الصَّالِحُ فَمَاتَ بَنَوْا عَلَىٰ قَبْرِهِ مَسْجِدًا وَصَوَّرُوا فَيْهِ تِلْكَ الصَّوَرَ اُوْلَئِكَ شِرَارُ الْخَلْقِ عِنْدَ الله يَوْمَ الْقَيَامَة ـ

৩৫৮৬. আয়েশ। (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা উদ্মে হাবীবা ও উদ্মে সালামা খৃষ্টানদের একটা গির্জা সম্পর্কে তার কাছে বললেন যা তারা আবিসিনিয়ায় দেখে এসেছিলেন—যার মধ্যে অংকিত ছিল ওধু ছবি আর ছবি। তারপর নবী (স)-এর সাথেও ঐ গির্জা সম্পর্কে আলোচনা করলেন। তখন নবী (স) বললেন, ঐসব লোকের অবস্থা ছিল এই যে, যখন তাদের কোন সং ব্যক্তি মৃত্যুবরণ করতো তখন তার কবরের ওপর তারা মসজিদ নির্মাণ করতো এবং তাতে ঐ সকল ছবি অঙ্কন করতো। এসব লোক কিয়ামতের দিন নিক্ট মাখলুক হিসেবে আল্লাহর দরবারে উপস্থিত হবে।

٣٥٨٧ عَنْ أُمِّ خَالِدٍ بِنْتِ خَالِدٍ قَالَتْ قَدَمْتُ مِنْ اَرْضِ الْحَبَشَةِ وَانَا جُويَرِيَةُ فَكَسَانِيْ رَسُولُ اللهِ يَمُسَحُ الْاَعْلاَمُ فَجَعَلَ رَسُولُ اللهِ يَمُسَحُ الْاَعْلاَمُ بِيَدِهِ وَيَقُولُ سَنَاهُ سَناهُ قَالَ الْحُمَيْدِيُّ بَعَنِيْ حَسَنَ حسَنَ حسَنَ .

৩৫৮৭. খালেদ তনয়। উন্মে খালেদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি যখন আবিসিনিয়া থেকে মদীনায় আসলাম তখন আমি একটি ছোট বালিকা। রসূলুল্লাহ (স) আমাকে একটা নকশা করা কাপড় পরতে দিলেন। অতপর রসূলুল্লাহ (স) ঐ ছাপার নকশার ওপর নিজের হাত বুলাতে বুলাতে বললেন, বাহ্ ভারী সুন্দর ! ভারী সুন্দর ! হুমইেদী বলেন, (আবিসিনিয় ভাষায়) سناه শব্দের অর্থ সুন্দর।

৩৫৮৮ আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা নবী (স)-কে নামায় পড়াকালীন সময়ে সালাম করতাম। ৭৫ তিনি নামায়ে থেকেই আমাদের সালামের জবাব দিতেন। কিন্তু যখন আমরা আবিসিনিয়ার বাদশাহ নাজ্জাশীর নিকট থেকে মদীনায় প্রত্যাবর্তন করলাম তখন তাঁকে [নবী (স)-কে] আমরা নামায়ের অবস্থায় সালাম করলে তিনি আমাদের সালামের জবাব দিলেন না। নামায় শেষে আমরা বললাম, হে আল্লাহর রসূল ! ইতিপূর্বে আমরা আপনাকে নামায়ের মধ্যে সালাম করলে আপনি আমাদের জবাব

৭৫, ইসলামের প্রথম দিকে নামায়ের মধ্যে থেকে কথা বলা বা সালামের জবাব দেয়া বৈধ ছিল। কিছু পরবর্তী সময়ে এ হকুম রহিত হয়ে যায়। উপরোক্ত হাদীসটাই তার দলীল।

দিতেন কিন্তু আজ তো আপনি জবাব দিলেন না। তিনি বললেন, নামাযের মধ্যে আল্লাহর ধ্যানে লিপ্ত হতে হয়। তাই বাইরের সালাম-কালামের জবাব বাঞ্ছনীয় নয়। অধস্তন রাবী সুলাইমান বলেন, আমি ইবরাহীম নখয়ীকে জিজ্ঞেস করলাম, আপনি কি করেন যদি কেউ আপনাকে নামাযের মধ্যে সালাম করে ? তিনি বললেন, আমি মনে মনে জবাব দিয়ে দেই (মুখে কিছু বলি না)!

٣٥٨٩ عَنْ آبِيْ مُوْسَىٰ بِلَغَنَا مَخْرَجُ النَّبِيُّ مَنَ وَنَحْنُ بِالْيَمَنِ فَرِكَبْنَا سَفَيْنَةُ فَأَلْقَتْنَا سَفَيْنَةً لَا اللَّبِيُّ مِالْكِ فَأَقَمْنَا مَعْفَدَ بَنَ آبِي طَالِبِ فَأَقَمْنَا مَعَهُ حَتَّى قَدمَنَا فَوَافَقْنَا جَعْفَرَ بَنَ آبِي طَالِبِ فَأَقَمْنَا مَعَهُ حَتَّى قَدمَنَا لَلْبَيِّ لَلْكُمْ مَعَهُ حَتَّى قَدمَنَا لَلْبَيِّ لَلْكُمْ لَكُمْ لَكُمْ لَكُمْ لَكُمْ لَلْكُمْ لَكُمْ لَكُمْ لَلْكُمْ لَكُمْ لَلْكُمْ لَلْكُمْ لَكُمْ لَكُمْ لَكُمْ لَكُمْ لَكُمْ لَكُمْ لَلْكُمْ لَكُمْ لِكُمْ لَكُمْ لَكُ لَكُمْ لَ

৩৫৮৯. আবু মূসা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী (স)-এর আবির্ভাবের সংবাদ যখন আমাদের কাছে পৌছল তখন আমরা ইয়েমেনে অবস্থান করছিলাম। আমরা একখানা নৌকায় আরোহণ করলাম। কিন্তু আমাদের নৌকা আমাদেরকে নিয়ে পৌছাল আবিসিনিয়ার (বাদশাহ) নাজ্জাশীর নিকট। সেখানে আমরা জাফর ইবনে আবু তালিবকে পেলাম এবং তার সাথেই অবস্থান করতে লাগলাম। অবশেষে আমরা মদীনায় আসলাম এবং নবী (স)-এর সাথে ঐ সময় মিলিত হলাম যখন তিনি খায়বার বিজয় করেন। তিনি বললেন, হে নৌকার আরোহীরা! তোমরা দু'টি হিজরতের মর্যাদা লাভ করেছ। এক—ইয়েমেন থেকে আবিসিনিয়া পর্যন্ত, দুই—আবিসিনিয়া থেকে মদীনা পর্যন্ত।

৯৭-অনুচ্ছেদ ঃ নাজ্জাশীর মৃত্যু প্রসঙ্গে।

.٣٥٩- عَنْ جَابِرِ قَالَ النَّبِيُ حَيْنَ مَاتَ النَّجَاشِيُّ مَاتَ اللَّوَمَ رَجُلُ صَالِحٌ فَقُومُوا فَصَلُوا عَلَى الْخَيْكُمُ اَصْحَمَةَ -

৩৫৯০. জাবের (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আবিসিনিয়ার রাজা নাজ্জাশীর যেদিন মৃত্যু ঘটল নবী (স) বললেন, আজ একজন সংব্যক্তির মৃত্যু ঘটেছে। সুতরাং তোমরা ওঠ এবং তোমাদের ভাই আসহামার (নাজ্জাশীর নাম) জানাযার নামায় পড়।

٣٥٩١ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ الْاَنْصَارِيُّ اَنَّ نَبِيَّ اللهِ صَلِّى عَلَى (اَصْحَمَةَ) النَّجَاشِيُّ فَصَفَّنَا وَرَاءَهُ فَكُنْتُ فِي الصَّفِّ الثَّانِيُ اَوِ التَّالِثِ ـ

৩৫৯১. জাবের ইবনে আবদুল্লাহ আনসারী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আল্লাহর নবী (স) নাজ্জাশীর জানাযার নামায পড়েন এবং তখন আমরা তাঁর পেছনে সারিবদ্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে গেলাম। আমি দিতীয় কিংবা তৃতীয় সারিতে ছিলাম।

٣٥٩٢- عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ اَنَّ النَّبِيُّ ﷺ صَلَّى عَلَى اَصْحَمَةَ النَّجَاشِيُّ فَكَبَّرَ اَرْبَعًا ـ ৩৫৯২. জাবের ইবনে আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (স) নাজ্জাশী আস্হামার (জানাযার) নামায পড়েন এবং চারবার তাকবীর উচ্চারণ করেন।

٣٥٩٣ عَـنَ اَبِيْ هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُولَ اللهِ ﴿ نَعَى لَهُمُ النَّجَاشِيُّ صَاحِبَ الْحَبَشَةِ فِي الْيَوْمِ الَّذِي مَاتَ فَيْهِ وَقَالَ اسْتَغْفِرُواْ لاَخْيِكُمْ وَعَنْ صَالِحٍ عَنِ اَبْنِ شَهَابٍ فَي الْيَوْمِ الَّذِي مَاتَ فَيْهِ وَقَالَ اسْتَغْفِرُولَ لاَخْيِكُمْ وَعَنْ صَالِحٍ عَنِ اَبْنِ شَهَابٍ قَالَ حَدَّثَنِي سَعَيْدُ بَنُ الْسُسِيَّ اِنَّ اَبَا هُرَيْرَةَ اَخْبَرَهُمْ اَنَّ رَسُسُولُ اللهِ ﷺ قَالَ حَدَّثُنِي سَعَيْدُ بَنُ اللهِ اللهِ ﷺ مَنْ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ وَكَبَّرَ (عَلَيْهِ) اَرْبَعًا \_

৩৫৯৩. আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। আবিসিনিয়ার রাজা নাজ্জাশী যেদিন মারা যান সেদিনই রস্পুলাহ (স) সাহাবাদেরকে তার মৃত্যু সংবাদ দেন এবং বলেন, তোমরা তোমাদের ভাই-এর জন্য মাগফিরাত কামনা কর।

আবু হুরাইরা (রা) থেকে (অপর এক সূত্রে) বর্ণিত। রসূলুল্লাহ (স) সাহাবাদেরকে নিয়ে ঈদগাহে গিয়ে সারিবদ্ধ হয়ে দাঁড়ান এবং তার জানাযার নামায পড়েন এবং চারবার তাকবীর উচ্চারণ করেন।

৯৮-অনুচ্ছেদ ঃ নবী (স)-এর বিরোধিতায় মুশরিকদের শপথ গ্রহণ প্রসঙ্গে।

٣٥٩٤ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﴿ حَيْنَ آرَادَ حُنَيْنًا مَنْزِلُنَا عَنْزِلُنَا عَنْزِلُنَا عَنْزِلُنَا عَنْزِلُنَا عَنْدًا إِنْ شَاءَ اللهُ بِخَيْفِ بَنِي كِنَانَةَ حَيْثُ تَقَاسَمُواْ عَلَى الْكُفْرِ ـ

৩৫৯৪. আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রস্লুল্লাহ (স) যখন হুনাইন যাবার সংকল্প করলেন তখন বললেন, আল্লাহ চাহে তো আগামীকাল আমরা বনী কিনানা গোত্রের সমতল ভূমিতে অবতরণ করব, যেখানে তারা পরস্পর কুফরীর শপথ গ্রহণ করেছিল।

৯৯-অনুচ্ছেদ ঃ আবু তালিবের বর্ণনা।

٣٥٩٥ عَــنِ الْعَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَلِّبِ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ مَا اَغْنَيْتَ عَنَ عَمَّكَ فَانَّهُ كَانَ يَحُوْطُكَ وَيَغْضَبُ لَكَ قَالَ هُو فِي ضَحْضَاحٍ مِنْ نَارٍ وَلَوْ لاَ اَنَا لَكَانَ فِي كَانَ يَحُوْطُكَ وَيَغْضَبُ لَكَ قَالَ هُو فِي ضَحْضَاحٍ مِنْ نَارٍ وَلَوْ لاَ اَنَا لَكَانَ فِي الدَّرْكَ الْاَسْفَل مِنَ النَّارِ ـ

৩৫৯৫. আব্বাস ইবনে আবদুল মুন্তালিব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি একদিন নবী (স)-কে জিজ্ঞেস করলেন, আপনি আপনার চাচার কি উপকার করেছেন ? তিনি আপনাকে সাহায্য-সহযোগিতা ও রক্ষণাবেক্ষণ করতেন এবং আপনার জন্য লড়াই করতেন। নবী (স) বললেন, তিনি (আবু তালিব) বর্তমানে শুধু পায়ের গিট পর্যন্ত আশুনে ডুবে আছেন। যদি আমি না হতাম তবে তিনি দোয়ধের সর্বনিম্ন স্তরে থাকতেন।

٣٥٩٦ عَـنِ ابْنِ المُسنَّبِ عَنْ اَبِيهِ اَنَّ اَبَا طَالِبِ لَمَّا حَضِرَتُهُ الْوَفَاةُ دَخَلَ عَلَيْهِ النَّبِيُّ ﴿ وَعِنْدَهُ اَبُوْ جَهِلٍ فَقَالَ اَيْ عَمِّ قُلُ لاَ اللهَ اللهُ كَلِمَةُ اُحَاجٌّ لَكَ بِهَا عِنْدَ الله فَقَالَ اَبُو جَهْلِ وَعَبْدُ اللهِ بْنُ اَبِي أُمَيَّةً يَا اَبَا طَالِبِ تَرْغَبُ عَنْ مِلَةً عَبْدِ اللهِ فَقَالَ الْجَرِ شَيْءٍ كَلَّمَهُمْ بِهِ عَلَى مِلَّةٍ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ فَلَـمْ يَزَالاَ يُكَلِّمَانِهِ حَتَّى قَالَ اخْرَ شَيْءٍ كَلَّمَهُمْ بِهِ عَلَى مِلَّةٍ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ فَقَالَ النَّبِيِّ لَا لَنَّبِيًّ وَاللَّينِيُّ وَاللَّينِيُّ وَاللَّينِيُّ وَاللَّينِيُّ وَاللَّينِيُّ وَاللَّينِيُّ وَاللَّهِ عَنْهُ فَنُزَلَتْ مَا كَانَ اللَّبِيِّ وَاللَّهِ مَنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمْ انَّهُمْ أَنَّهُمْ الْمُثَلِي المُشْرِكِينَ وَلَوْ كَانُوا الْوَلِي قُرْبِي مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمْ انَّهُمْ أَنَّهُمْ أَنْهُمْ أَنْهُمْ أَنْهُمْ أَنْهُمْ أَنْهُمْ اللهُ مَنْ اللهَ عَلَيْهُ مَنْ بَعْدِ مَا تَبَيِّنَ لَهُمْ انَّهُمْ أَنْهُمْ أَصْحَابُ الْجَحيْمِ وَنَزَلَتَ انْكَ لاَ تَهْدِي مَنْ اَحْبَبْتَ \_

৩৫৯৬. সাঈদ ইবনে মুসাইয়াব (রা) তার পিতা মুসাইয়াব থেকে বর্ননা করেছেন। আবু তালিবের যখন মৃত্যুর সময় উপস্থিত হলো নবী (স) তার নিকট উপস্থিত হলেন। তখন আবু জেহেল তার কাছে বসা ছিল। নবী (স) বললেন, হে চাচাজান! শুধু লাইলাহা ইল্লাল্লাহু কালেমাটি একবার বলুন। যাতে আমি আপনার ক্ষমার জন্য আল্লাহর কাছে প্রার্থনা জানাতে পারি। তখন আবু জেহেল ও আবদুল্লাহ ইবনে আবু উমাইয়া বলল, তুমি কি আবদুল মুন্তালিবের ধর্ম থেকে বিচ্যুত হয়ে যাবে ? তারা দু জনে বরাবর তাকে এ কথাটি বলতে থাকে। অবশেষে তাদের সাথে আবু তালিব সর্বশেষে যে কথাটি বলল, তা হলোঃ আমি আবদুল মুন্তালিবের ধর্মের অনুসারী হিসেবে মৃত্যু বরণ করছি। তখন নবী (স) বললেন, আমি আপনার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করতে থাকব যে পর্যন্ত আমাকে আপনার ব্যাপারে নিষেধ করা না হয়। তখন এই আয়াত অবতীর্ণ হলোঃ "নবী ও মুমিনদের পক্ষে মুশরিকদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করা উচিত নয়, যদি তারা সম্পর্কের দিক থেকে তাদের নিকটাত্মীয়ও হয়, যখন তাদের কাছে এটা প্রকাশ হয়ে গেছে যে, তারা দোযথের অধিবাসী।" আরো অবতীর্ণ হলোঃ "হে নবী (স)! আপনি যাকে চাইবেন তাকেই হেদায়াত করতে পারবেন না।"

٣٥٩٧- `عَنْ آبِيْ سَعِيْدٍ الْخُدْرِيِّ آنَّهُ سَمِعَ النَّبِيِّ وَذُكْرَعِنْدَهُ عَمَّهُ فَقَالَ لَعَلَّهُ تَنْفَعُهُ شَفَاعَتِيْ يَوْمَ الْقَيِامَةِ فَيُجْعَلُ فِيْ ضَحَضَاحٍ مِنَ النَّارِ يَبْلُغُ كَعْبَيْهِ يَغْلَىْ مِنْهُ دِمَاغُهُ ـ

৩৫৯৭. আবু সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি শুনেছেন, একদা নবী (স)-এর নিকট তার চাচা (আবু তালিব) সম্পর্কে আলোচনা করা হলে তিনি বললেন, আশা করা যায়, কিয়ামতের দিন আমার সুপারিশ তার কিছু উপকারে আসবে। ফলত দোযখের আগুন শুধু তার (পায়ের) গিরাদ্বয় পর্যস্ত স্পর্শ করবে। কিন্তু এর ফলেই তার মস্তিষ্ক টগবগ করে ফুটতে থাকবে।

٣٥٩٨ عَنْ يَزِيْدُ بِهِٰذَا وَقَالَ تَغْلِيْ مِنْهُ أُمَّ دِمَاغِهِ ـ

৩৫৯৮. ইয়াযিদ ইবনে হাদী (রা) থেকেও অনুরূপ রেওয়ায়েত বর্ণিত। তিনি বলেছেন, আগুনের উত্তাপে তার মস্তিষ্কের গোড়া পর্যন্ত ফুটতে থাকবে।

১০০-অনুচ্ছেদ ঃ ভ্রমণের রাত সম্পর্কিত হাদীস।

قَوْلُ اللهِ تَعَالَى: سُبُحَانَ الَّذِي اَسُرَى بِعَبْدِهِ لَيْلاً مِن الْلَسْجِدِ الْحَسْرَامِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ الل

"আল্লাহ বলেন ঃ সেই সন্তা অতি পবিত্র যিনি তার বান্দাহ (মৃহাম্বদ)-কে রাতের বেলা মসজিদৃল হারাম থেকে মসজিদৃল আকসা (বাইতুল মাকদাস) পর্যন্ত নিয়ে গেছেন।"

— (বনি ইসরাঈল ঃ ১)

٣٥٩٩- عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ اَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ ﴿ وَهُ يَقُولُ لَمَّا كَذَّبَنِي قُرَيْشٌ قُمْتُ فِي الْحِجْرِ فَجَلاَ اللهُ لِي بَيْتَ الْلُقَدِّسِ فَطَفَقْتُ اُخْبِرُهُمْ عَنْ اٰيَاتِهِ وَانَا اَنْظُرُ اللهِ .

৩৫৯৯. জাবের ইবনে আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি রসূলুল্লাহ (স)-কে বলতে ওনেছেন, মিরাজের ব্যাপারে কুরাইশরা ষখন আমাকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করতে চেষ্টা করল তখন আমি (কা বার) হিজর অংশে দাঁড়ালাম। আর আল্লাহ বাইতুল মাকদাস মসজিদটিকে আমার সামনে উদ্ভাসিত করলেন। ফলে আমি তার দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে তার চিহ্ন ও নিদর্শনগুলো তাদেরকে বলে দিতে থাকলাম।

১০১-অনুচ্ছেদ ঃ মিরাজ প্রসঙ্গে।

7٦٠٠ عَنْ مَالِكِ بِنِ صَعْصَعَةَ أَنْ نَبِيَ الله حَدَثَهُمْ عَنْ لَيُلَةٍ اسْرِي بِهِ بَيْنَمَا لَنَا فِي الْحَطْيِمِ وَرُبِّمَا قَالَ فِي الْحَجْرِ مُضْطَجِعًا اِذْ اَتَانِي اَت فَقَدَ قَالَ وَسَمِعْتُهُ يَقُولُ فَشَقَّ مَا بَيْنَ هٰذِهِ اللّي هٰذِهِ فَقُلْتُ الْجَارُوْدُ وَهُوَ اللّي جَنْبِي مَا يَعْنِي بِهِ يَقُولُ مَنْ قَصَّةِ اللّي جَنْبِي مَا يَعْنِي بِهِ قَالَ مِنْ قَصّة اللّي شَعْرَتِهِ فَاسْتَخْرَجَ قَالَ مِنْ قَصّة اللّي شَعْرَتِهِ فَاسْتَخْرَجَ لَقَلْلُ مِنْ قَصّة اللّي شَعْرَتِهِ فَاسْتَخْرَجَ لَقَلْي مَنْ فَعَسَلَ قَلْبِي ثُمَّ حَشِي (الْعَيْد) ثُمَّ الْتَيْتُ بِطَسْت مِنْ ذَهَب مَمْلُوءَة الْمِمَانَا فَعَسَلَ قَلْبَي ثُمَّ حَشِي (الْعَيْد) ثُمَّ الْتَيْتُ بِدَابَّةَ دُوْنَ الْبَعْلُ وَفَوْقَ الْحِمَّارِ اَبِيْضَ فَقَالَ لَهُ الْجَارُودُ هُوَ الْبُرَاقُ يَا اَبًا حَمْزَةَ وَاللّي السَّمَاءَ الدَّنْيَا فَاسْتَفْتَحَ فَقَيْلَ مَنْ هَصَدَا قَالَ جَبْرِيلُ قَيْلَ وَمَنْ مَعْكَ حَتَّى السَّمَاءَ الدَّنْيَا فَاسْتَفْتَحَ فَقَيْلَ مَنْ هَصَدَا اللّه فَيْكُم عَلَيْهِ فَانْطَلَقَ بِي جَبْرِيلُ قَيْلَ مَنْ هَصَدَا اللّهُ مَا لَكُمْ فَيْلَ مَرْحَبًا بِهِ فَنَعْمَ الْجَيْءُ جَاءَ فَقَلَلَ مُنْ السَّلَامَ ثُمَّ قَالَ مَرْحَبًا بِهِ فَنَعْمَ الْجَيْءُ فَسَلَّمَ عَلَيْهِ فَسَلَّمَ عَلَيْهِ فَسَلَّمَ عَلَيْهِ فَسَلَّمَ عَلَيْهِ فَسَلَّمَ عَلَى وَمَنْ مَعْكَ عَلَى وَمُنْ مَعْلَ عَلَى وَمَنْ مَعْلَ قَالَ جَبْرِيلُ قَيْلَ وَمَنْ مَعْكَ قَالَ مَرْدَبًا بِهِ مَنْ هَلَا مَرْدَبًا بِهُ وَمَنْ مَعْكَ قَالَ جَبْرِيلُ قَيْلَ وَمَنْ مَعْكَ قَالَ عَبْرِيلُ قَيْلُ وَمَنْ مَعْكَ قَالَ مَرْدَبًا وَاللّهَ عَلْهُ وَمَنْ مَعْكَ قَالَ السَّلَامَ اللّهُ عَلَيْهُ وَمُنْ مَعْكَ قَالَ وَمُنْ مَعْكَ قَالَ وَمَنْ مَعْكَ قَالَ وَمَنْ مَعْكَ قَالَ وَمَنْ مَعْكَ قَالَ وَمُنْ مَعْكَ قَالَ وَمُنْ مَعْكَ قَالَ

مُحَمَّدٌ قَيْلَ وَقَدْ أُرْسِلَ الِّيهِ قَالَ نَعَمْ قَيْلَ مَرْحَبًا بِهِ فِنِعْمَ الْمَجِيءُ جَاءَ فَفَتَحَ فَلَمَّا خَلَصْتُ اذَا يَحْيَى وَعَيْسَى وَهُمَا أَبْنَا الْخَالَة قَالَ هَٰذَا يَحْيَى وَعَيْسَلَى فَسَلِّمُ عَلَيْهِمَا فَسَلَّمْتُ فَرَدًّا ثُمَّ قَالاَ مَرْحَبًّا بِالْاَخِ الصَّالِحِ وَالنَّبِيِّ الصَّالِحِ ثُـمَّ صَعِدَ بِسَى اللِّي السَّمَاءِ التَّالِتَةِ فَاسْتَفْتَحَ قِيْلَ مَنْ هَٰسِذَا قَالَ جِبْرِيْلُ قَيْلَ وَمَنْ مَعَكَ قَالَ مُحَمَّدٌ قَيْلَ وَقَدُ أُرْسِلَ الِّيهِ قَالَ نَعَمْ قَيْلَ مَرْحَبًا بِهِ فَنِعْمَ الْمَجِيءُ جَاءَ فَفُتحَ فَلَمَّا خَلَصْتُ اذَا يُوسَفُ قَالَ فَسلِّمْ عَلَيْه فَسلَّمْتُ عَلَيْه فَرَدَّ ثُمَّ قَالَ مَسرحبًا بِالْاَخِ الصَّالِحِ وَالنَّبِيِّ الصَّالِحِ ثُمَّ صَعِدَ بِيْ حَتَّى اَتَى السَّمَاءَ الرَّابِعَةَ فَاسْتَفْتَحَ قِيْلَ مَنْ هٰذَا قَالَ جِبْرِيْلُ قَيْلَ وَمَنْ مَعَكَ قَسِالَ مُحَمَّدٌ قَيْلَ وقَدُ أُرْسِلَ الْيُسِه قَالَ نَعَمُ قَيْلَ مَرْحَبًّا بِهِ فَنِعْمَ الْلَجِيءُ جَاءَ فَفَتْحَ فَلَمًّا خَلَصْتُ الى ادْريسَ قَالَ هٰذَا اِدْرِيْسُ فَسَلِّمْ عَلَيْهِ فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ فَسِرَدُّ ثُمَّ قَالَ مَرْحَبًّا بِالْآخِ الصَّالح وَالنَّبِيِّ الصَّالِحِ ثُمُّ صَعِدَ بِي حَتَّى أتَى السَّمَاءَ الْخَامسةَ فَاسْتَفْتَحَ قَيلَ مَسنَ هُلِنَا قَالَ جِبْرِيلُ قَيْلَ وَمَنْ مَعَكَ قَلِالًا مُحَمِّدٌ قَيْلَ وَقَدْ أُرْسِلَ الَّيْهِ قَالَ نَعَمْ قِيْلَ مَرْحَبًا بِهِ فَنَعْمَ ٱلْمَجِيءُ جَاءَ فَلَمّاً خَلَصْتُ فَاذَا هَارُوْنُ قَالَ هَٰذَا هَارُوْنُ فَسَلِّمُ عَلَيْه فَسَلِّمْتُ عَلَيه فَرَدَّ ثُمَّ قَالَ مَرْحَبًا بِالْآخِ الصَّالِحِ وَالنَّبِيِّ الصَّالِح ثُمَّ صَعِدَ بِيْ حَتِّى اَتَى السَّمَاءَ السَّادسَةَ فَاسْتَفْتَحَ قِيْلَ مَنْ هُــذَا قَالَ جِبْرِيْلُ قَيْلَ مَنْ مَعَكَ قَالَ مُحَمَّدُ قَيْلَ وَقَدْ أُرْسِلَ إِلَيْهِ ؟ قَالَ نَعَمْ قَالَ مَسْرَحَبًا بِهِ فَنِعْمَ الْمَجِيءُ جَاءَ فَلَمَّا خَلَصْتُ فَاذَا مُوسَى قَالَ هٰذَا مُـوسى فَسلِّمْ عَلَيْه فَسلِّمْتُ عَلَيْهِ فَرَدَّ ثُمَّ قَالَ مَرْحَبًا بِالْآخِ الصَّالِحِ وَالنَّبِيِّ الصَّالِحِ فَلَمَّا تَجَاوَزْتُ بَكَى قيــلَ لَهُ مَا يُبْكَيْكَ قَالَ أَبْكَىٰ لِأَنَّ غُلَامًا بُعثَ بَعْدىْ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مِنْ أُمَّتِهِ أَكْثَرُ مَنْ يَدْخُلُهَا مِنْ أُمَّتِيْ ثُمَّ صَعِدَ بِي إِلَى السَّمَاءِ السَّابِعَةِ فَاسْتَفْتَحَ جِبْرِيْلُ قِيْلَ مَنْ هٰذَا قَالَ جَبْرَيْلُ قَيْلَ وَمَنْ مَعَــكَ قَالَ مُحَمَّدٌ قَيْلَ وَقَدْ بُعثَ الَيْــه قَالَ نَعَمْ قَالَ مَرْحَبَّابِهِ فَنَعْمَ الْمُجِيءَ جَاءَ فَلَمَّا خَلَصْتُ فَاذَا اِبْرَاهِنِمُ قَالَ هٰذَا اَبُوْكَ فَسلِّم عَلَيْه قَالَ فَسَلِّمْتُ عَلَيْه فَرَدُّ السَّلاَمَ قَالَ مَرْحَبًا بِالْإِبْنِ الصَّالِحِ وَالنَّبِيِّ الصَّالِحِ

تُمَّ رُفِعَتْ لِي سِدْرَةُ الْلُنْتَهٰي فَاذَا نَبِقُهَا مثلُ قلاَل هَجَرَ وَاذَا وَرَقُهَا مثلُ اذان الْفِيلَةِ قَالَ هٰذِهِ سِدْرَةُ الْمُنْتَهٰى وَإِذَا أَرْبَعَةُ أَنْهَار نَهْرَان بَاطنَان وَنَهْرَان ظَاهران فَقُلْتُ مَا هَذَانِ يَا جِبْرِيلُ قَالَ امَّا أَلْبَاطِنَانِ فَنَهَرَانِ فِي الْجَنَّةَ وَاَمَّا الظَّاهران فَالنَّيْلُ وَالْفُرَاتُ ثُمُّ رُفِعَ لِي الْبَيْتُ الْمُعْمُورُ ثُمَّ أُتِيْتُ بِإِنَاءِ مِنْ خَمْرِ وَإِنَاءِ مِنْ لَبَنِ وَانَاءِ مِنْ عَسل فَاخَذَتُ اللَّبِنَ فَقَالَ هِيَ الْفَطْرَةُ اَنْتَ عَلَيْهَا وَأُمَّتُكَ ثُمَّ فُرِضَت عَلَى الصَلَّوَاتُ خَمْسِيْنَ صَلَاةً كُلُّ يَوْمِ فَرَجَعْتُ فَمَرَرْتُ عَلَى مُوسَلَى فَقَالَ بِمَا أُمسِرْتَ قَالَ أُمْرْتُ بِخَمْسِيْنَ صَلَاةً كُلُّ يَوْمِ قَالَ انَّ أُمَّتَكَ لاَ تَسْتَطِيْعُ خَمْسِيْنَ صَلَاةً كُلُّ يَوْم وَانِّي وَاللَّه قَدْ جَرَّبْتُ النَّاسَ قَبْلكَ وَعَالْجَتُ بَنيْ اسْرَائَيْلَ اَشَدَّ ٱلْمُعَالَجَة فَارْجِعْ الِّي رَبُّكَ فَأَسْاَلُهُ التَّخْفَيْفَ لأُمَّتَكَ فَرَجَعْتُ فَوَضَعَ عَنَىْ عَشْراً فَرَجَعْتُ الَىٰ مُوْسَى فَقَالَ مِثْلَهُ فَرَجَعْتُ فَوَضَعَ عَنَّى عَشْرًا فَرَجَعْتُ الَىٰ مُوْسَى فَقَالَ مثْلَهُ فَرَجَعْتُ فَوَضَعَ عَنَّى عَشَرًا فَرَجَعْتُ اللَّي مُوْسَى فَقَالَ مثْلُهُ فَرَجَعْتُ فَأُمِرْتُ بِعَشْرِ صِلَوَاتِ كُلُّ يَوْمٍ كُلُّ فَرَجَعْتُ فَقَالَ مِثْلَهُ فَرَجَعْتُ فَأُمِرْتُ بِخَمْسِ صلَوَاتِ كُلُّ يَوْم فَرَجَعْتُ إلى مُوْسَى فَقَالَ بِمَا أُمَــرْتَ قُلْتُ أُمِــرْتُ بِخَمْسِ صَلَوَاتِ كُلُّ يَوْمُ قَالَ انَّ أُمُّتَكَ لاَ تَسْتَطْيعُ خَمْسَ صَلَوَات كُلُّ يَــُومُ وَانِّى قَدْ جَرَّبْتُ النَّاسَ قَبْلَكَ وَعَالْجَتُ بَنِي السِّرَائِيلَ اَشَدَّ الْمُعَالَجَة فَارْجِعْ الَّي رَبِّكَ فَاسنالُهُ التَّخْفَيْفَ لأُمَّتُكَ قَالَ سَأَلْتُ رَبَّى حَتَّى اسْتَحيَيْتُ وَلَكنْ أَرْضَى وَأُسَلِّحَ قَالَ فَلَمَّا جَاوَزْتُ نَادٰى مُنَاد اَمْضَيْتُ فَريضتَى وَخَفَّفْتُ عَنْ عَبَادى ـ

৩৬০০ মালেক ইবনে সা'সাআ (রা) থেকে বার্ণত। তিনি বলেন, নবী (স)-কে যে রাতে আকাশ ভ্রমণ করানো হয়েছিল সে রাতের বর্ণনা প্রসঙ্গে তিনি সাহাবাদের বলেছেন ঃ আমি কা'বার হাতিম অংশে ওয়েছিলাম। রাবী কাতাদা কখনো কখনো (হাতীমের স্থলে) হিজর বলতেন। হঠাৎ একজন আগভুক (জিবরাঈল) আমার নিকট আসলেন। তিনি আমার এ স্থান থেকে এ স্থান পর্যন্ত বিদীর্ণ করলেন। রাবী কাতাদা বলেন, আমি আনাস (রা)-কে কখনো 'কাদ্দা' বা চিরলেন শব্দ আবার কখনো 'শাক্কা' বা ফাড়লেন শব্দ ব্যবহার করতে ওনেছি। আমি আমার পাশে বসা জারুদকে জিজ্ঞেস করলাম, এ স্থান থেকে এ স্থান পর্যন্ত এর অর্থ কি ? তিনি বলেন, হলকুমের নীচ থেকে নাভী পর্যন্ত। (কাতাদা বলেন,) আমি

আনাস (রা)-কে কখনো من شغرة نحره (হলকুমের নিম্নভাগ) শব্দের স্থলে من قصه (সিনার উপরিভাগ) শব্দ বলতে শুনেছি।

নবী (স) বলেন, অতপর তিনি আমার হৃৎপিশুটি বের করলেন। তারপর ঈমানে পরিপূর্ণ একটা সোনার থালা আমার কাছে আনা হলো এবং আমার হৃৎপিশুটাকে তাতে থৌত করা হলো। তারপর তাকে আবার পূর্বের মতো রাখা হলো। অতপর আকারে খচ্চরের চাইতে ছোট ও গাধার চাইতে বড় একটি শুভ্র জানোয়ার আমার সামনে হাজির করা হলো। জারুদ আনাস (রা)-কে জিজ্ঞেস করলেন, হে আবু হামযা! (আনাসের ডাক নাম) ওটাই কি বুরাক ছিল। আনাস (রা) বললেন, হাঁ। তার প্রতিটি পদক্ষেপ তর দৃষ্টির শেষ শ্রীমানায় পড়তো। নবী (স) বলেন, অতপর আমাকে তার ওপর আরোহণ করানো হলো।

তারপর জিবরাইল আমাকে সঙ্গে নিয়ে উর্ধ্বলোকে যাত্রা করলেন এবং নিকটতম আসমানে পৌছে দরজা খুলতে বললেন। জিজ্ঞেস করা হলো, কে ? জিবরাইল বললেন, জিবরাইল, আবার জিজ্ঞেস করা হলো, "আপনার সঙ্গে আর কে ?" তিনি বললেন, মুহাম্মদ (স)। পুনরায় জিজ্ঞেস করা হলো, তাঁকে কি ডেকে পাঠানো হয়েছে ? তিনি বললেন, হাঁ। তখন বলা হলো, তার প্রতি সাদর সম্ভাষণ। তাঁর আগমন কতইনা উত্তম ! তারপর দরজা খুলে দেয়া হলো। যখন আমি ভেতরে পৌছলাম তখন সেখানে দেখতে পেলাম আদম (আ)-কে। জিবরাইল বললেন, ইনি আপনার পিতা আদম। তাঁকে সালাম করুন। আমি তাঁকে সালাম করলাম। তিনি সালামের জবাব দিয়ে বললেন, নেক্কার পুত্র ও নেক্কার নবীর প্রতি সাদর সম্ভাষণ।

অতপর জিবরাইল (আ) আমাকে নিয়ে আরো উর্ধে আরোহণ করতে লাগলেন এবং দিতীয় আসমানে পৌছে দরজা খুলতে বললেন। জিজ্ঞেস করা হলো, কে? তিনি বললেন, জিবরাইল। আবার জিজ্ঞেস করা হলো, 'আপনার সঙ্গে আর কে?' তিনি বললেন, মুহাম্মদ (স)। পুনরায় তাকে জিজ্ঞেস করা হলো তাকে কি ডেকে পাঠানো হয়েছে? তিনি বললেন, হাঁ। তখন বলা হলো, তাঁর প্রতি সাদর সম্ভাষণ। তাঁর আগমন বড়ই শুভ। তারপর দরজা খুলে দেয়া হলো। আমি ভেতরে প্রবেশ করলাম তখন সেখানে দেখতে পেলাম ইয়াহইয়া ও ঈসা (আ)-কে তাঁরা দু'জন পরম্পর খালাতো ভাই। ৭৬ জিরবাইল আমাকে বললেন, এরা হলেন ইয়াহইয়া ও ঈসা (আ)। আপনি তাঁদেরকে সালাম করুন। আমি যখন সালাম করলাম, তাঁরা উভয়ে সালামের জবাব দিয়ে বললেন, নেক্কার ভাই ও নেক্কার নবীর প্রতি সাদর সম্ভাষণ।

তারপর জিবরাইল আমাকে নিয়ে তৃতীয় আসমানে উঠলেন এবং দরজা খুলে দিতে বললেন, জিজ্ঞেস করা হলো, কে । তিনি বললেন ঃ জিবরাইল। আবার জিজ্ঞেস করা হলো ঃ আপনার সঙ্গে কে । তিনি বললেন ঃ মুহাম্মদ (স)। পুনরায় বলা হলো ঃ তাঁকে কি ডেকে পাঠানো হয়েছে । তিনি বললেন ঃ হাঁ। বলা হলো তাঁর প্রতি সাদর সম্ভাষণ। তাঁর আগমন বড়ই শুভ। অতপর দরজ খুলে দেয়া হলো। ভেতরে প্রবেশ করে আমি

৭৬. মূলত তারা দু'জন প্রস্পর খালাতো ভাই নন। বরং ঈসা (আ)-এর মাতা এবং ইয়াহইয়া (আ) প্রস্পর খালাতো ভাই বোন ছিলেন। পিতা বলতে যেমন পিতামহকে বুঝায় তেমনি মাতা বলতে মাতামহীকে বুঝিয়ে থাকে। এ প্রয়োগ মতে ঈসা (আ)-এর মাতামহীকে তার মাতা ধরে অনুরূপ উক্তি করা হয়েছে।

সেখানে ইউসৃফ (আ)-কে দেখতে পেলাম। জিবরাইল (আ) বললেনঃ ইনি হলেন ইউসুফ (আ)। তাঁকে সালাম করুন। আমি তাঁকে সালাম করলাম। তিনি সালামের জবাব দিয়ে বললেনঃ নেক্কার ভাই ও নেক্কার নবীর প্রতি সাদর সম্ভাষণ।

তারপর জিবরাইল আমাকে নিয়ে আরো উর্ধলোকে যাত্রা করলেন এবং চতুর্থ আসমানে এসে দরজা খুলতে বললেন। জিজ্ঞেস করা হলো ঃ কে । তিনি বললেন ঃ জিবরাইল। আবার জিজ্ঞেস করা হলো ঃ আপনার সাথে আর কে । তিনি বললেন ঃ মুহাম্মদ (স)। পুনরায় জিজ্ঞেস করা হলো ঃ তাকে কি ডেকে পাঠানো হয়েছে । তিনি বললেন ঃ হাঁ। বলা হলো ঃ তার প্রতি সাদর অভিনন্দন। তার আগমন বড়ই শুভ। অতপর দরজা খুলে দেয়া হলো। আমি ভেতরে ইদরীস (আ)-এর নিকট গিয়ে পৌছলে জিবরাইল আমাকে বললেনঃ ইনি ইদরীস (আ)। তাঁকে সালাম করন। আমি তাঁকে সালাম করলে তিনি তার উত্তর দিলেন। তারপর বললেন ঃ নেক্কার ভাই ও নেক্কার নবীর প্রতি সাদর সম্ভাষণ।

তারপর জিবরাইল আমাকে নিয়ে আরো উর্ধলোকে উঠতে শুরু করলেন এবং পঞ্চম আসমানে এসে দরজা খুলে দিতে বললেন। জিজ্ঞেস করা হলো ঃ কে । তিনি বললেন ঃ জিবরাইল। আবার জিজ্ঞেস করা হলো ঃ আপনার সঙ্গে আর কে । তিনি বললেন ঃ মুহাম্মদ (স)। পুনরায় জিজ্ঞেস করা হলো ঃ তাঁকে কি ডেকে পাঠানো হয়েছে । তিনি বললেন ঃ হাঁ। বলা হলো ঃ তাঁর প্রতি সাদর সম্ভাষণ। তাঁর আগমন বড়ই শুভ। তারপর দরজা খুলে দিলে আমি যখন ভেতরে পৌছলাম তখন দেখতে পেলাম হারুন (আ)-কে। জিবরাইল (আ) বললেন ঃ ইনি হারুন (আ)। তাঁকে সালাম করুন। আমি তাঁকে সালাম করলে তিনি তার জবাব দিলেন। তারপর বললেন ঃ নেক্কার ভাই ও নেক্কার নবীর প্রতি সাদর সম্ভাষণ।

তারপর জিবরাইল আমাকে সঙ্গে নিয়ে আরো উর্ধলোকে উঠতে শুরু করলেন এবং ষষ্ঠ আসমানে এসে দরজা খুলে দিতে বললেন। জিজ্ঞেস করা হলোঃ কে ? তিনি বললেনঃ জিবরাইল। আবার জিজ্ঞেস করা হলোঃ আপনার সঙ্গে আর কে ? তিনি বললেনঃ মুহাম্মদ (স)। পুনরায় জিজ্ঞেস করা হলোঃ তাঁকে কি ডেকে পাঠানো হয়েছে ? তিনি বললেনঃ হাঁ। বলা হলোঃ তাঁর প্রতি সাদর সম্ভাষণ ! তার আগমন কতইনা উত্তম ! তারপর দরজা খুলে দিলে আমি যখন ভেতরে প্রবেশ করলাম তখন সেখানে মৃসা (আ)-কে দেখতে পেলাম। জিবরাইল (আ) বললেনঃ ইনি হলেন মৃসা (আ)। তাঁকে সালাম করুন। আমি তাঁকে সালাম করলাম। তিনি তার জবাব দিলেন। তারপর বললেনঃ নেক্কার ভাই ও নেক্কার নবীর প্রতি সাদর সম্ভাষণ।

অতপর আমি যখন তাঁকে অতিক্রম করে অগ্রসর হলাম তখন তিনি কাঁদতে লাগলেন। তাঁকে জিজ্ঞসা করা হলো ঃ আপনি কাঁদছেন কেন ? তিনি বললেন ঃ আমি এ জন্য কাঁদছি যে, আমার পরে এমন একজন যুবককে নবী বানিয়ে পাঠানো হলো যার উন্মত আমার উন্মতের চাইতে অধিক সংখ্যায় জানাতে প্রবেশ করবে।

তারপর জিবরাইল আমাকে নিয়ে সপ্তম আসমানে আরোহণ করলেন। জিবরাইল দরজা খুলতে বললে জিজ্ঞেস করা হলো ঃ কে । তিনি বললেন ঃ জিবরাইল। আবার জিজ্ঞেস করা হলো আপনার সঙ্গে আর কে । তিনি বললেন ঃ মুহাম্মদ (স)। পুনরায় জিজ্ঞেস করা হলো ঃ তাঁকে ডেকে পাঠানো হয়েছে । তিনি বললেন ঃ হাঁ। তখন দরজা খুলে দিয়ে দ্বাররক্ষী বললেন ঃ তার প্রতি সাদর সম্ভাষণ । তাঁর আগমন কতই না আনন্দদায়ক । তারপর আমি যখন ভেতরে প্রবেশ করলাম তখন সেখানে ইবরাহীম (আ) -কে দেখতে পেলাম। জিবরাইল (আ) বললেন ঃ ইনি আপনার পিতা ইবরাহীম (আ) তাঁকে সালাম করলাম। তিনি সালামের জবাব দিয়ে বললেন ঃ নেককার পুত্র ও নেককার নবীর প্রতি সাদর সম্ভাষণ ।

তারপর সিদরাতৃল মুনতাহা १৭ আমার সামনে আনা হলো। আমি দেখলাম তার ফলগুলো হাজার অঞ্চলের মটকার ন্যায় বড় এবং তার পাতা হাতীর কানের মত। জিবরাইল (আ) বললেন, এটাই সিদরাতৃল মুনতাহা। আমি সেখানে দেখতে পেলাম চারটি নহর। দুটো নহর অপ্রকাশ্য আর দুটো প্রকাশ্য। আমি জিজ্ঞেস করলাম ঃ হে জিবরাইল। এ নহরের তাৎপর্য কি ? তিনি বললেন ঃ অপ্রকাশ্য নহর দুটো হলো জান্নাতে প্রবাহিত দুটি ঝর্ণাধারা। আর প্রকাশ্য দুটো হলো নীল ও ফুরাত (ইউফ্রেটিস) নদী। তারপর আল বাইতৃল মামুর ৭৮ ঘরটি আমার সামনে পেশ করা হলো। অতপর আমার সামনে হাজির করা হলো এক পাত্র মদ, এক পাত্র দুধ ও এক পাত্র মধু। এর মধ্যে থেকে আমি দুধ গ্রহণ করলাম এবং তা পান করলাম। তখন জিবরাইল বললেন ঃ এটাই স্বভাব (ধর্ম), আপনি এর উপর প্রতিষ্ঠিত আছেন এবং আপনার উদ্বতও।

তারপর আমার ওপর দৈনিক পঞ্চাশ (ওয়াক্ত) নামায ফর্য করা হলো। আমি ফিরে চললাম। মুসা (আ)-এর সম্মুখ দিয়ে যাবার সময় তিনি বললেন ঃ আপনাকে কি করতে আদেশ করা হয়েছে ? আমি বললাম ঃ দৈনিক পঞ্চাশ (ওয়াক্ত) নামাযের আদেশ করা হয়েছে। তিনি বললেন ঃ আপনার উন্মত দৈনিক পঞ্চাশ ওয়াক্ত নামায পড়তে সক্ষম হবে না। আল্লাহর কসম, আপনার পূর্বে আমি লোকদেরকে পরীক্ষা করে দেখেছি এবং বনী ইসরাইলদের ব্যাপারে আমার তিক্ত অভিজ্ঞতা রয়েছে। কাজেই আপনি আপনার রবের কাছে ফিরে যান এবং আপনার উন্মতের পক্ষে নামায আরো হ্রাস করার জন্য আবেদন করুন। তখন আমি ফিরে গেলাম। আল্লাহ আমার ওপর থেকে দশ ওয়াক্ত নামায কমিয়ে দিলেন। তারপর আমি মৃসার নিকট ফিরে এলাম। তিনি এবারও অনুরূপ কর্থা বললেন। ফলে আমি পুনরায় আল্লাহর কাছে ফিরে গেলাম। তিনি আমার ওপর থেকে আরো দশ ওয়াক্ত নামায কমিয়ে দিলেন। আবার আমি মুসার নিকট ফিরে এলে তিনি অনুরূপ কথাই বললেন। তাই আমি আবার ফিরে গেলাম। তখন আল্লাহ আরো দশ ওয়াক্ত নামায মাফ করে দিলেন। তারপর আমি মুসার কাছে ফিরে এলে আবারও তিনি ঐকথাই বললেন। আমি আবার ফিরে গেলে আল্লাহ আমার জন্য আরো দশ ওয়াক্ত নামায কম করে দিলেন। এবং আমাকে প্রত্যহ দশ ওয়াক্ত নামাযের আদেশ করা হলো। আমি মৃসার নিকট ফিরে এলাম। এবারও তিনি অনুরূপ কথাই বললেন। ফলে আমি পুনরায় ফিরে গেলে আমাকে প্রত্যহ পাঁচ ওয়াক্ত নামাযের আদেশ করা হলো। আমি মুসার কাছে ফিরে এলাম। তিনি

৭৭. সিদরাহ-শব্দের অর্থ কুলবৃক্ষ এবং মুনতাহা শব্দের অর্থ শেষসীমা। পৃথিবী থেকে যা কিছু উর্থলোকে নীত হয় তা ওখানে গিয়েই থেমে পড়ে। অতপর তার অপর পারে যারা রয়েছেন তারা সেখান থেকে তা গ্রহণ করে ওপরে নিয়ে যান। শেষসীমার চিহ্ন স্বরূপ ঐ স্থানটাতে একটা কুলবৃক্ষ থাকায় ঐ সীমান্ত চিহ্নকে 'সিদরাতৃল মুনতাহা' বলা হয় .

৭৮. এটা ভূপৃষ্ঠের কা'বা ঘরের বরাবর সপ্তম আকাশে অবস্থিত একটি পবিত্র গৃহ : দৈনিক সপ্তর হাজার ফেরেশতা এ গৃহে ইবাদতের জন্য প্রবেশ করে আবার বেরিয়ে যায়। যারা একবার বেরিয়ে যায় তারা দ্বিতীয়বার প্রবেশ করে না। এজাবে প্রতাহ নতুন নতুন ফেরেশতা ঐ ঘরের যিয়ারত করে থাকে।

জিজ্ঞেস করলেন ঃ আপনাকে কি করতে আদেশ করা হলো । আমি বললাম ঃ আমাকে দৈনিক পাঁচ ওয়াক্ত নামাযের আদেশ করা হয়েছে। তিনি বললেন ঃ আপনার উষত প্রত্যহ পাঁচ ওয়াক্ত নামায সমাপনে সক্ষম হবে না। আপনার পূর্বে আমি ইসরাইলী লোকদেরকে বিশেষভাবে পরীক্ষা করে দেখেছি এবং তাদের হেদায়াতের জন্য যথাসাধ্য চেটা ও কট বীকার করেছি। তাই আমি বলছি আপনি আপনার রবের নিকট ফিরে যান এবং আপনার উম্বতের জন্য আরো হ্রাস করার প্রার্থনা জানান। নবী (স) বললেন ঃ আমি আমার রবের কাছে এত অধিক বার প্রার্থনা জানিয়েছি যে, পুনবার প্রার্থনা জানাতে আমি লজ্জাবোধ করিছ। বরং আমি এতেই সঙ্কুট ও আনুগত্য প্রকাশ করিছ। নবী (স) বলেন ঃ আমি যখন মৃসাকে অভিক্রম করে সামনে অগ্রসর হলাম তখন জনৈক আহ্বানকারী আমাকে আহ্বান জানিয়ে বললেন ঃ আমার অবশ্য পালনীয় আদেশটি আমি জারী করে দিলাম এবং আমার বান্দাদের জন্য আদেশটি লঘু করে দিলাম।

٣٦٠١ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ فِيْ قَوْلِهِ تَعَالَى : وَمَا جَعَلْنَا الرَّوْيَا الَّتِيْ اَرَيْنَاكَ الاَّ فِتْنَةَ لِلنَّاسِ قَالَ هِيَ رُوْيًا عَيْنِ أُرْيَهَا رَسُولُ اللهِ ﷺ لَيْلَةَ أُسْرَى بِهِ الِي بَيْتِ الْلَقْدَسِ قَالَ وَالشَّجَرَةَ ٱلْلَعْوْنَةَ فِي الْقُرْانِ قَالَ هِيَ شَجَرَةُ الزَّقُّوْمِ ـ

৩৬০১ ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি কুরআনের এ আয়াত "আর আমি আপনাকে (মিরাজের রাতে) যেসব দৃশ্য দেখিয়েছি সেগুলোকে আমি লোকদের জন্য পরীক্ষার বিষয়রূপে পরিণত করেছি"—প্রসঙ্গে বলেন ঃ ঐ দৃশ্যসমূহ ছিল চাক্ষ্ম দৃশ্য। যে রাতে রস্পুল্লাহ (স)-কে বাইতুল মাকদাস পর্যন্ত ভ্রমণ করানো হয়েছিল সেই রাতে তাঁকে ঐ দৃশ্যগুলো চর্মচক্ষ্ণ দিয়ে অবলোকন করানো হয়েছিল। ইবনে আব্বাস (রা) আরো বলেন ঃ কুরাআনে যে অভিশপ্ত বৃক্ষের কথা বর্ণিত হয়েছে তা হলো যাককুম বৃক্ষ।

১০২-অনুছেদ ঃ মকা ও আকাবার বাইআতে নবী (স)-এর খিদমতে আনসার প্রতিনিধি দল।

٣٦٠٢ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ كَعْبِ وَكَانَ قَائِدَ كَعْبِ حَيْنَ عَمِى قَالَ سَمْعَتُ كَعْبَ بَنْ مَالِكٍ يُحَدِّثُ حَيْنَ تَخَلَّفُ عَنْ النَّبِيُّ عَيْ غَنْوَةٍ تَبُوْكَ بِطَوْلِهِ قَالَ قَالَ ابْنَ بَكَيْرٍ فِي حَدِيْثُ وَلَقَدْ شَهِدْتُ مَعَ النَّبِيُّ ﷺ لَيْلَةَ الْعَقَبَةِ حِيْنَ تَوَاتُقْنَا عَلَي ابْنَ بَكَيْرٍ فِي حَدِيثِهِ وَلَقَدْ شَهِدْتُ مَعَ النَّبِيُّ ﷺ لَيْلَةَ الْعَقَبَةِ حِيْنَ تَوَاتُقْنَا عَلَي الْإَسْلاَمُ وَمَا أُحِبُّ أَنَّ لِي بِهَا مَشْهَدَ بَدْرٍ وَانْ كَانَتُ بَدْرُ أَنْكُرَ فِي النَّاسِ مِنْهَا \_

৬৬০২. আবদুল্লাহ ইবনে কা'ব (রা), যিনি কা'ব ইবনে মালেককে অদ্ধ হয়ে যাবার পর হাত ধরে এদিক ওদিক নিয়ে বেভেন—বলেনঃ আমি কা'ব ইবনে মালেককে তাবুক যুদ্ধের সময় নবী (স) থেকে তাঁর পশ্চাতে থেকে যাবার বিস্তারিত ঘটনাটা বর্ণনা করতে শুনেছি। (অধন্তন রাবী) ইয়াহইয়া ইবনে বুকাইর তার বর্ণনায় বলেনঃ কা'ব ইবনে মালেকের বর্ণিত ঘটনায় এ কথাটাও ছিল যে, আমি আকাবার রাতে রস্লুল্লাহ (স)-এর নিকট উপস্থিত ছিলাম, যেদিন আমরা ইসলামের ওপর সুদৃঢ় থাকার জন্য অঙ্গীকারাবদ্ধ হয়েছিলাম। সেদিনের পরিবর্তে বদরের যুদ্ধে উপস্থিত আমার কাছে প্রিয় নয়, যদিও লোকদের মাঝে বদরের যুদ্ধের আলোচনা সর্বাধিক।

٣٦٠٢ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدَ اللهِ يَقُولُ شَهِدَ بِيْ خَالاَى الْعَقَبَةَ قَالَ اَبُوْ عَبْدِ اللهِ قَالَ ابْنُ عَبْدِ اللهِ قَالَ ابْنُ عَبْدِ اللهِ قَالَ ابْنُ عَيْنَةَ اَحَدُهُمُا الْبَرَاءُ بْنُ مَعْرُوْر ـ

৩৬০৩, 'আমর (রা) বলতেন, আমি জাবের ইবনে আবদুল্লাহ (রা)-কে বলতে শুনেছি ঃ আমার দু' মামা আমাকে আকাবার বাইআতে নিয়ে গিয়েছিলেন। আবু আবদুল্লাহ ইমাম বুখারী বলেন, ইবনে উয়াইনা বলেছেনঃ তাদের দু জনের একজন হলেন বারাআ ইবনে মা'রুর।

৩৬০৪. জাবের ইবনে আবদুল্লাহ (রা) বলেন, আমি আমার পিতা ও আমার দু'জন মামা আকাবার বাইআতে উপস্থিতদের অংশগ্রহণকারীদের অন্তর্ভুক্ত।

٥٠٠٥ عَنْ أَبِيْ إِدْرِيْسَ عَائِدِ اللهِ أَنْ عُبَادَةَ بْنَ الصَّامِتِ مِنَ الَّذِيْنَ شَهِدُوا بَدْرًا مَعَ رَسُولَ اللهِ فَي وَمِنْ أَصْحَابِهِ لَيْلَةَ الْعَقَبَةِ اَخْبَرَهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ شَيْئًا وَكَوْلَةً عَصَابُةُ مِنْ أَصْحَابِهِ تَعَالُوا بَايِعُونِيْ عَلَى أَنْ لاَ تُشْرِكُوا بِاللهِ شَيْئًا وَلاَ تَشْرِقُوا وَلاَ تَقْتُلُوا وَلاَ تَقْتُونَ بِبُهْتَانِ تَقْتُرُونَهُ بَيْنَ اللهِ شَيْئًا وَلَا تَقْتُلُوا وَلاَ تَقْتُونَ بِهُ فَى مَعْرُونِ فَمَنْ وَفِي مَنْكُمْ فَاجْرُهُ عَلَى اللهِ وَمَنْ اَصِنَابَ مَنْ ذَلِكَ شَيْئًا فَعُوقَبَ بِهِ فِي الدُّنْيَا فَهُو لَهُ كَفَارَةٌ وَمَنْ اَصَابَ مَنْ ذَلِكَ شَيْئًا فَعُوقَبَ بِهِ فِي الدُّنْيَا فَهُو لَهُ كَفَارَةٌ وَمَنْ اَصَابَ مَنْ ذَلِكَ شَيْئًا فَعُوقَبَ بِهِ فِي الدُّنْيَا فَهُو لَهُ كَفَارَةٌ وَمَنْ اَصَابَ مَنْ ذَلِكَ شَيْئًا فَعُوقَبَ بِهِ فِي الدُّنْيَا فَهُو أَنْ شَاءَ عَفَا عَنْهُ قَالَ فَبَايَعُتُسُهُ وَلا لَيْ شَاءً عَفَا عَنْهُ قَالَ فَبَايَعُتُسُهُ عَلَى ذَلاكَ مَالًا فَاللهُ فَاللهُ فَالْمَرُهُ اللّهُ فَامُرُهُ إِلَى اللّهِ إِنْ شَاءَ عَاقَبُهُ وَإِنْ شَاءَ عَفَا عَنْهُ قَالَ فَبَايَعُتُسُهُ عَلَى ذَلِكَ مَا لَلْهُ فَامُرُهُ إِلَى اللّهِ إِنْ شَاءَ عَاقَبُهُ وَإِنْ شَاءَ عَفَا عَنْهُ عَنْهُ قَالَ فَبَا يَعْتُلُهُ وَاللّهُ مِنْ اللهِ اللهِ إِنْ شَاءً عَاقَالُ فَاللّهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

৩৬০৫. আবু ইদরীস আয়েযুল্লাহ থেকে বর্ণিত। উবাদা ইবনে সামিত (রা), যিনি রস্লুল্লাহ (স)-এর সাথে বদরের যুদ্ধে শরীক ছিলেন এবং বাইআতে আকাবার রাতে উপস্থিতদের অন্তর্ভ্ ছিলেন, তাকে বলেছেন যে, একদিন একদল সাহাবী রস্লুল্লাহ (স)-কে ঘিরে বসেছিলেন। এমতাবস্থার তিনি তাদেরকে লক্ষ করে বললেন ঃ এসো, এ মর্মে তোমরা আমার হাতে বাইআত <sup>৭৯</sup> কর যে, তোমরা আল্লাহর সাথে কোন কিছুকে শরীক করবে না, চুরি করবে না, ব্যভিচার করবে না, নিজেদের সন্তানদেরকে হত্যা করবে না, কারো ওপর মনগড়া অপবাদ আরোপ করবে না, কোন মারুফ (শরীয়ত সন্মত) বিষয়ে আমার অবাধ্য হবে না। তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি এসব অঙ্গীকার পরণ করবে তার জন্য আল্লাহর

৭৯. বাইআত শব্দের সাধারণ অর্থ বিক্রি করা। শরীয়াতের পরিস্তাষায় এর বিশেষ অর্থ কারো আনুগত্যের অঙ্গীকার করা, কারো কথা পালন করার জন্য চুক্তিবদ্ধ হওয়া।

নিকট পুরস্কার রয়েছে। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি এসবের কোন একটা অপরাধ করবে এবং তার জন্য দুনিয়াতে তার আইনানুযায়ী শাস্তি হয়ে যাবে তবে ঐ শাস্তি তার সে অপরাধের কাফ্ফারা হয়ে যাবে। আর যে ব্যক্তি এসবের কোন অপরাধ করেছে, অথচ আল্লাহ তা গোপন রেখেছেন, তার ব্যাপারটা আল্লাহর মর্জির ওপর নির্ভরশীল। তিনি ইচ্ছা করলে (আখেরাতে) তাকে শাস্তি দিতে পারেন। আর ইচ্ছা করলে তাকে ক্ষমাও করতে পারেন। উবাদা বলেনঃ তখন আমিও তাঁর হাতে এসব বিষয়ে বাইআত করলাম।

٣٦٠٦ عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ اَنَّهُ قَالَ انِّي مِنَ النَّقَبَاءِ الَّذِيْنَ بَايَعُوا رَسُولَ اللهِ عَنَى عُبَادَةً بْنِ الصَّامِتِ اَنَّهُ قَالَ انِّي مِنَ النَّقَبَاءِ الَّذِيْنَ بَايَعُوا رَسُولَ اللهِ عَنَى وَقَالَ بَايَعُنَاهُ عَلَى اَنْ لَا نُشْسِرِكَ بِاللهِ شَيْئًا وَلاَ نَشْرِقَ وَلاَ نَنْزَنِيَ وَلاَ نَقْتُلُ اللهِ عَنْهَا اللهِ عَلْمَا اللهِ عَنْهَا اللهِ عَلْمَا مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا كَانَ قَضَاءُ ذَلِكَ الله له ـ

৩৬০৬. উবাদা ইবনে সামেত (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ আমি সেই প্রতিনিধিদ্লের অন্তর্ভুক্ত ছিলাম যারা রসূলুল্লাহ (স)-এর হাতে বাইআত করেছিলেন। তিনি আরো বলেন ঃ আমরা তার হাতে এ মর্মে বাইআত করেছিলাম যে, আমরা কোন কিছুকেই আল্লাহর সাথে শরীক করব না, ব্যভিচার করব না, চুরি করব না, এমন কাউকেও হত্যা করব না যাকে হত্যা করা আল্লাহ হারাম করে দিয়েছেন, লুটতরাজ করব না এবং তার অবাধ্য হব না। যদি আমরা এসব অঙ্গীকার পালন করি তবে জানাত লাভ করব। আর যদি আমরা এসবের কোনটা ভঙ্গ করি তবে তার ফায়সালার ভার আল্লাহর ওপরই ন্যস্ত থাকবে।

১০৩-অনুচ্ছেদ ঃ আয়েশা (রা)-এর সাথে নবী (স)-এর বিরে, আরেশার মদীনায় আগমন এবং স্বামী গৃহে গমন।

١٦٦.٧ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ تَزَوَّجَنِي النَّبِيِّ عَنْ وَانَا بِثِتُ سِتُ سِنِيْنَ فَقَدَمْنَا الْدَيْنَةَ فَنَزْلَنَا فِي بَنِي الْحَارِثِ بَنِ خَزْرَجٍ فَوُعِكْتُ فَتَمَرَّقَ شَعَرِي فَوَفَى جُمَيْمَةً فَاتَتَنِيْ أُمِّي أُمِّ رُوْمَانَ وَانِّي لَفِي الْرَجُوحَة وَمَعِي صَوَاحِبُ لِي فَصَرَخَتْ بِي فَاتَيْتُنِي الْمَارِي مَا تُرِيدُ بِي فَأَخَذَتْ بِيدِي حَتَّى اَوْقَفَتَنِي عَلَى بَابِ الدَّارِ وَانِّي فَاتَيْتُهَا لاَ اَدْرِي مَا تُرِيدُ بِي فَأَخَذَتْ بِيدِي حَتَّى اَوْقَفَتَنِي عَلَى بَابِ الدَّارِ وَانِّي فَاتَيْتُهُا لاَ اَدْرِي مَا تُرِيدُ بِي فَأَخَذَتُ بِيدِي حَتَّى الْمَثِي عَلَى بَابِ الدَّارِ وَانِّي لَا الْمَنْ بَعْضُ نَفْسِي ثُمَّ أَخْذَتُ شَيْئًا مِنْ مَاءٍ فَمَسَحَتْ بِهِ وَجْهِي وَرَأْسِي ثُمَّ الْخَيْتِ فَقُلْنَ عَلَى الْخَيْرِ وَانِي وَرَأْسِي ثُمَّ الْخَيْتِ فَقُلْنَ عَلَى الْخَيْرِ وَانِّي وَرَأْسِي ثُمَّ الْمَثَنِي الْيَهِنَّ فَأَصْلَحْنَ مِنْ شَأْنِي فَقُلْنَ عَلَى الْخَيْرِ وَالْبَرِي فَأَسُلَمَتْنِي الْيَهِنَّ فَأَصْلَحْنَ مِنْ شَأْنِي فَلَمْ يَرْعَنِي وَالْبَرِ فَأَسُلَمَتْنِي الْيَهِنَّ فَأَصْلَحْنَ مِنْ شَأْنِي فَلَمْ يَرْعَنِي الْكَالِ الله وَعَلَى خَيْرِ طَائِرٍ فَأَسُلَمَتْنِي الْيَهِ وَآنَا يَوْمَنَذِ بِنْتُ تِسْعِ سِنِيْنَ وَاللَّا يَوْمَنْذِ بِنْتُ تِسْعِ سِنِيْنَ وَاللَّا يَوْمَنْذِ بِنْتُ تِسْعِ سِنِيْنَ وَاللَّا يَوْمَنْذِ بِنْتُ تِسْعِ سِنِيْنَ وَاللَّهُ وَاللَّا يَوْمَنْذِ بِنْتُ تِسْعِ سِنِيْنَ وَلَى عَلِي طَلْمَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى فَالْمَ عَلَى الْمَالُمَتْنِي الْمَالَمَ عَلَى الْمَالِ فَي الْمَالِمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مِنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللّ

(স) আমাকে বিয়ে করেন। তারপর আমরা মদীনায় আসলাম এবং বনী হারেস ইবনে

খাযরাজ গোত্রে অবতরণ করলাম। তারপর আমি এমন মারাত্মক জ্বরে আক্রান্ত হলাম যে, আমার মাথার চূল পড়ে যেতে শুরু করল এবং সামান্যই মাত্র রয়ে গেলো। অতপর আমার চূল নতুনভাবে গজিয়ে যখন তা কানের নিন্যভাগ পর্যন্ত পৌছল তখন একদিন আমি আমার সঙ্গিনীদের সাথে দোলনায় বসে দোল খাচ্ছিলাম। এমন সময় আমার মা উন্মে ক্রমান আমার কাছে এসে আমাকে উচ্চস্বরে ডাকলেন। আমি তার নিকটে আসলাম। কিন্তু তিনি আমাকে নিয়ে কি করতে চাচ্ছিলেন তা আমি বুঝতে পারিনি।

তারপর তিনি আমার হাত ধরে চলতে চলতে একটা ঘরের দরজায় এনে আমাকে দাঁড় করালেন। আমি তখন হাঁপাছিলাম। অতপর আমার শ্বাস প্রশ্বাস চলাচল কিছুটা স্বাভাবিক হলে তিনি সামান্য পরিমাণ পানি নিয়ে আমার মুখ ও মাথা মুছে দিলেন। তারপর আমাকে ঘরটির মধ্যে ঢুকিয়ে দিলেন। ঢুকে দেখি ঘরের মধ্যে কয়েকজন আনসার মহিলা রয়েছেন। তাঁরা বললেন ঃ আগমন কল্যাণময় ও বরকতপূর্ণ হোক এবং ভবিষ্যত ওভ হোক। মা আমাকে তাদের হাতে সোপর্দ করলেন। তাঁরা আমাকে সাজিয়ে গুছিয়ে পরিপাটি করলেন। তারপর পূর্বাহ্ন রস্লুল্লাহ (স)-এর আগমনই আমাকে চকিত করে তুলল। যখন তাঁরা (আনসার মহিলারা) আমাকে তাঁর হুর্গতে তুলে দিলেন। ঐ সময় আমার বয়স ছিল নয় বছর।

٣٦.٨ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيِّ ﴿ قَالَ لَهَا أُرِيْتُكِ فِي الْلَنَامِ مَرَّتَيُّنِ اَرَٰى اَنَّكِ فِي اللَّنَامِ مَرَّتَيُّنِ اَرَٰى اَنَّكِ فِي سَرَقَةٍ مِنْ حَرْيرٍ وَيَقُولُ هَٰذِهِ إِمْرَأَتُكَ فَاكْشُفِّ عَنْهَا فَاذَا هِي اَنْتِ فَأَقُولُ اِنْ يَكَ هُذَا مِنْ عِنْدِ اللهِ يُمْضِهِ -

৩৬০৮. আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (স) তাকে বলেন ঃ বিয়ের পূর্বে স্বপ্নের মাঝে দু'বার তোমাকে আমায় দেখানো হয়েছে। আমি স্বপ্নে দেখি যে, তৃমি একখন্ত রেশমী বস্ত্রে আচ্ছাদিতা। আমাকে বলা হলো ঃ ইনি আপনার স্ত্রী। তারপর আমি তার মুখাবরণ উন্মোচন করে দেখি যে, সে তৃমিই। তখন আমি মনে মনে বললাম ঃ এ স্বপ্ন যদি আল্লাহর পক্ষ থেকে হয়ে থাকে তবে তা তিনি কার্যকর করবেনই।

٣٦.٩ عَــنَ هِشَامٍ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ تُوفِّيَتْ خَديْجَةُ قِبْلَ مَخْرَجِ النَّبِيُّ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ وَنَكَحَ عَائِشَةَ وَهِيَ بِنْتُ اللَّهُ وَنَكَحَ عَائِشَةَ وَهِيَ بِنْتُ سِنَيْنَ ـ سِنِيْنَ ـ سِنِيْنَ ـ سِنِيْنَ ـ اللَّهُ مَنْ فَلْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ اللْمُنَالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

৩৬০৯. হিশাম তার বাপ থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন ঃ নবী (স)-এর মদীনায় হিজরতের তিন বছর পূর্বে খাদীজা (রা) ইন্তিকাল করেন। তারপর তিনি নবী (স) দু'বছর কিংবা তার কাছাকাছি সময় পর্যন্ত অপেক্ষা করেন এবং আয়েশা (রা)-কে বিয়ে করেন। তখন তাঁর বয়স ছিল ছয় বছর। অতপর নয় বছর বয়সে স্বামী গৃহে আসেন।

১০৪-অনুচ্ছেদ ঃ নবী (স) ও তাঁর সাহাবীদের মদীনার হিজরত। আবদ্লাহ ইবনে যারেদ ও আবু হরাইরা (রা) নবী (স) থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি নবী (স) বলেছেন ঃ যদি হিজরত পালনের আদেশ না হতো তাহলে আমি আনসারদের অন্তর্ভক্ত হতাম।

আৰু মৃসা নবী (স) থেকে বর্ণনা করেছেন। নবী (স) বলেন ঃ আমি একবার বপ্লে দেখি বে, আমি মকা থেকে এমন একটা স্থানে হিজরত করছি যেখানে অনেক খেজুর গাছ রয়েছে। তখন আমার ধারণা হলো, স্থানটা ইরামামা অথবা হিজর হবে। কিছু মূলত তা ছিল মদীনা অর্থাৎ ইরাসরিব।

٣٦١٠ عَنِ الْاعْمَشِ قَالَ سَمِعْتُ أَبًا وَائِلٍ يَقُوْلُ عُدْنَا خَبَّابًا فَقَالَ هَاجِزُنَا مَعَ النَّبِيِّ عَنَّ نُرِيْدُ وَجُهَ اللهِ فَوَقَعَ اَجْرَنَا عَلَى اللهِ فَمِنَّا مَنْ مَضٰى لَمْ يَأْخُذُ مِنْ اَجْرِهِ شَيْئًا مِنْهُم مُصْعَبُ بْنُ عُمَيْرٍ قُتِلَ يَوْمَ اُحُد وَتَرَكَ نَمِرَةً فَكَنَّا اذَا غَطَّيْنَا بَجُرهِ شَيْئًا مِنْهُم بَدَتُ رِجُلاَهُ وَإِذَا غَطَّيْنَا رِجُلَيْهِ بِدَا رَأْسُهُ فَأَمَرَنَا رَسُولُ الله عَنَى اللهِ عَلَى رَجُلَيْهِ شَيْئًا مِنْ اثِخرٍ ومِنَّا مَنْ آيَنَعَتُ لَهُ ثَمَرَتُهُ فَهُو يَهْدِبُهَا \_

৩৬১০. আ'মাশ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আবু ওয়ায়েলকে বলতে ওনোছ ঃ আমরা খাব্বাবের ভশ্রমা করতে গেলে তিনি বললেন ঃ আল্লাহর সভুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে আমরা নবী (স)-এর সাথে মদীনায় হিজরত করেছিলাম। কাজেই আমাদের পুরস্কার আল্লাহর কাছে প্রাপ্য হয়েছে। আমাদের কেউ কেউ তাদের পুরস্কারের কিছুই গ্রহণ না করে দুনিয়া থেকে বিদায় নিয়েছে। মুস'আব ইবনে উমাইর তাদের অন্যতম। তিনি ওহোদ যুদ্ধে শাহাদাত বরণ করেন এবং মাত্র একখানা পশমী চাদর রেখে যান। তা দিয়ে যখন আমরা তার মাথা ঢেকে দিতাম তখন তার পা দুটো বেরিয়ে পড়ত। আবার যখন পা দুটো ঢাকার চেটা করতাম তখন মাথাটা বেরিয়ে পড়ত। এটা দেখে রস্পুল্লাহ (স) আমাদেরকে আদেশ দিলেন যেন আমরা তার মাথাটা ঢেকে দেই এবং তার পা দুটোর ওপর কিছু ইয়েবির ঘাস রাখি। আবার আমাদের মধ্যে কেউ এমনও রয়েছে যার ফল সুপক্ক হয়েছে এবং সে তা আহরণ করে যাছে।

৩৬১১, উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বঙ্গেন, আমি নবী (স)-কে বলতে ভনেছিঃ প্রত্যেক আমলের ফলাফল নির্ভর করে নিয়তের ৮০ ওপর। সূতরাং যে ব্যক্তি দুনিয়া হাসিলের

৮০. নিয়ত শব্দের অর্থ অন্তরের দৃঢ় সংকল্প। শরীয়াতের পরিভাষায় এর বিশেষ অর্থ হলোঃ (১) কোন কান্ধকৈ কোন কান্ধ থেকে পৃথক করা বা নির্দিষ্ট করে নেয়া। যেমন যোহরের নিয়ত করা। মানে যোহরকে অন্য নামায় থেকে পৃথক বা নির্দিষ্ট করা। ফর্যের নিয়ত করা মানে সুনুত ও নফল থেকে তাকে নির্দিষ্ট করা: (২) কোন কান্ধ সম্পাদনের সংকল্প করা; যেমন হক্ষের নিয়ত করা মানে হক্ষ সম্পাদনের সংকল্প করা: (৩) নিয়ত মানে কোন কান্ধের উদ্দেশ্য বা লক্ষ। উপরোক্ত হাদীসে নিয়ত শৃদ্ধটি এই শেষোক্ত অর্থেই ব্যবহৃত হয়েছে। অর্থাৎ উদ্দেশ্য ও লক্ষের ওপরই কান্ধের ফলাফল নির্ভর করে।

উদ্দেশ্যে কিংবা কোন মহিলাকে বিয়ে করার মানসে হিজরত ৮১ করে, তার হিজরত ঐ উদ্দেশ্যেই হয় যে উদ্দেশ্যে সে হিজরত করে। আর যে ব্যক্তি আল্পাহ ও তার রসূলের সম্ভুষ্টির জন্য হিজরত করে তার হিজরত আল্পাহ ও তার রসূলের উদ্দেশ্যেই হয়ে থাকে।

٣٦١٢ - عَنْ مُجَاهِدِ بْنِ جَبْرِ الْكِكِّيُ اَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمْرَ كَانَ يَقُولُ لاَ هَ جُرِزَةَ بَعْدَ الْفَتْحِ ـ

৩৬১২. মুজাহিদ ইবনে জবর মক্কী থেকে বর্গিত। আবদুল্লাহ ইবনে উমর বলতেন ঃ মকা বিজয়ের পর মক্কা থেকে আর হিজরত নেই।

٣٦١٣ عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِيْ رَبَاحٍ قَالَ زُرْتُ عَائِشَةَ مَعَ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرِ اللَّيْثِي فَسْأَلْنَاهَا عَنِ الْهِجْرَةِ فَقَالَتُ لاَ هُجْرَةَ الْيَوْمَ كَانَ الْمُؤْمِنُونَ يَفِرُ اَحَدُهُمْ بِدِينِهِ اللّهِ تَعَالَىٰ وَالْي رَسُولِهِ ﷺ مَخَافَةَ أَنْ يُفْتَنَ عَلَيْهِ فَامًّا الْيَوْمَ أَظْهَرَ اللّهُ الْكِيْمَ وَالْيُومَ وَالْمُؤْمِنُ يَعْبُدُ رَبَّهُ حَيْثُ شَاءَ وَلٰكِنْ جِهَادٌ وَنِيَّةً مَ

৩৬১৩. আতা ইবনে আবু রিবাহ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ আমি উবাইদ ইবনে উমাইর লাইসি সহ আয়েশা (রা)-এর সাথে সাক্ষাত করতে গেলাম। আমরা তাকে হিজরত সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে তিনি বললেন ঃ আজ আর হিজরতের আবশ্যকতা নেই। অতীতে হিজরতের উদ্দেশ্য ছিল এই যে, মুসলমানরা তাদের দীনকে রক্ষা করার জন্য ফিতনায় নিপতিত হবার ভয়ে আল্লাহ ও তাঁর রস্লের দিকে ধাবিত হতো। কিন্তু বর্তমানে আল্লাহ ইসলামকে বিজয়ীর আসনে সমাসীন করেছেন। আজ মুসলমান যেখানে ইচ্ছা তার রবের ইবাদত করতে পারে। অবশ্য জিহাদ ও (সৎকাজের) নিয়তের মধ্যে (তাদের হিজরতের ফ্রিলত লাভের সুযোগ রয়েছে)।

٣٦١٤ عَن عَائِشَةَ أَنَّ سَعدًا قَالَ اللَّهُ مَّ انْكَ تَعلَمُ أَنَّهُ لَيسَ آحَد آحَبُ الَى أَن أَبَكُ أَنَّكُ أَن أَنكَ أَنكَ مِن قَوم كَذبُوا رَسُولَكَ عَنْ وَآخِرَجُوهُ اللَّهُمَّ فَانِّى أَظُنَّ أَنْكَ قَد وَضَعَتَ الحَربَ بَينَنَا وَبَينَهُم وَقَالَ آبَانُ بِنُ يَزِيدَ حَدَّثَنَا هِشَامَ عَسَ أَبِيهِ آخَبَرَتنى عَائشَةُ مِن قَوم كَذَّبُوا نَبيكَ وَآخِرَجُوهُ مِن قُرِيش -

এখানে একটা কথা শ্বরণ রাখতে হবে যে, নিয়ত যেহেতু অন্তরের সংকল্পেরই নাম, সৃতরাং কোন বিষয়ে নিয়ত করার সময় অন্তরে সংকল্প না করে তথু মুখে উচ্চারণ করাটা যথেষ্ট নয়। বরং অন্তরে সংকল্প করে মুখে উচ্চারণ করাটা যথেষ্ট নয়। বরং অন্তরে সংকল্প করে মুখে উচ্চারণ না করণেও চশবে।

নামাথের নিয়তের শব্দগুলো মুখে উচ্চারণ করা জরুরী নয়। কেননা রস্পুল্লাহ (স) এরূপ করেছেন বলে কোন ধ্রমাণ পাওরা যায় না। কাজেই মুখে উচ্চারণ না করাটাই হলো রস্পুলাহর পুরো ইন্ডিবা বা অনুসরণ করা। অবশ্য শ্বরণের উদ্দেশ্যে মুখে উচ্চারণ করাটাকে কোন কেনি ফকীহ উত্তম বলেছেন।

নঠ. হিজরত শব্দের অর্থ ত্যাগ করা, ছিল্ল করা। ইসলামী শরীয়াতে এর দু'ধরনের অর্থ রয়েছে। এক ঃ আল্লাহর সজ্যেষ লাভের জন্য এক স্থান ত্যাগ করে অন্য স্থানে যাওয়া, ঈমান ও ধর্ম রক্ষার জন্য নিরাপদ স্থানে গমন করা। তাই রস্পুল্লাহ (স) ও তার সাহাবীদের মকা ত্যাগ করে মদীনায় গমনকে হিজরত বলে। দুই ঃ শরীয়াতের নিষিদ্ধ কাজভলোকে পরিহার করা। নবী (স) বলেছেন ঃ প্রকৃত মুংজির ঐ ব্যক্তি যে আল্লাহ যা নিষেধ করেছেন তা ত্যাগ করেছে।

৩৬১৪. আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। (খন্দকের যুদ্ধে মারাম্বকভাবে আহত হবার পর) সা'দ (রা) এ বলে আল্লাহর কাছে দোয়া করেন ঃ হে আল্লাহ ! আপনি ভাল করে জানেন, আমার নিকট আপনার রাহে অন্য কারো বিরুদ্ধে জিহাদ করা অতোটা প্রিয় নয় যতোটা প্রিয় ঐ কওমের বিরুদ্ধে জিহাদ করা যারা আপনার রস্লুলকে মিথ্যা বলেছে এবং তাঁকে মাতৃভূমি থেকে বের করে দিয়েছে। হে আল্লাহ ! আমার ধারণা, আপনি আমাদের ও তাদের মধ্যকার লড়াই খতম করে দিয়েছেন।

আবান ইবনে ইয়াজিদ বলেন, হিশাম তার পিতা থেকে আয়েশার বরাত দিয়ে হাদীসটি এরূপ বর্ণনা করেছেনঃ (অর্থাৎ যে কওম আপনার নবীকে মিথ্যা বলেছে এবং যে সমস্ত কুরাইশ তাঁকে বের করে দিয়েছে।) ৮২

٣٦١٥ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ بُعِثَ رَسُولُ اللَّهِ لَرَبَعِيْنَ سَنَّةً فَمَكَثَ بِمَكَّةً ثَلَاثَ عَشَرَ سَنِيْنَ وَمَاتَ وَهُوَ ثَلَاثَ عَشَرَ سَنِيْنَ وَمَاتَ وَهُوَ الْبَنُ ثَلَاثِ وَسِنِيْنَ وَمَاتَ وَهُوَ الْبَنُ ثَلَاثِ وَسِنِّيْنَ وَمَاتَ وَهُوَ الْبَنُ ثَلَاثِ وَسِنِّيْنَ -

৩৬১৫. ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (স) চল্লিশ বছর বয়সে নবুয়ত প্রাপ্ত হন। অতপর তিনি মক্কায় তের বছর অবস্থান করেন। তখন তার প্রতি অহী নাযিল হচ্ছিল। তারপর তার প্রতি হিজরতের আদেশ হয়। তিনি হিজরত করেন এবং দশ বছর মদীনায় কাটান। আর তিনি তেষটি বছর বয়সে ইন্তিকাল করেন।

٣٦١٦ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ مَكَثَ رَسُولُ اللهِ بِمَكَّةَ تَلَثَ عَشَرَةَ وَتُوفِّيَ وَهُو اللهِ بِمَكَّةَ تَلَثَ عَشَرَةَ وَتُوفِّيَ وَهُوَ ابْنُ تُلُثِ وَسَتَّيْنَ ـ

৩৬১৬. ইবনে আব্বাস (রা) থেকে (অপর এক সূত্রে) বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ রস্লুল্লাহ (স) মক্কায় তের বছর অবস্থান করেন এবং তেষটি বছর বয়সে তিনি ওফাত পান।

٣٦١٧- عَنْ آبِيْ سَعْيْدِ الْخَدْرِيِّ آنَّ رَسُولَ اللهِ ﴿ جَلَسَ عَلَى الْمُنْبَرِ فَقَالَ اللهِ ﴿ جَلَسَ عَلَى الْمُنْبَرِ فَقَالَ اللهِ عَبْدًا خَيْرَهُ اللهُ بَيْنَ أَنْ يُؤْتِيَهُ مِنْ زَهْرَةِ الدُّنْيَا مَا شَاءَ وَبَيْنَ مَا عِنْدَهُ فَالْحَتَارَ مَا عِنْدَهُ فَبَكَى آبُو بَكْرٍ وَقَالَ فَدِيْنَاكَ بِأَبَائِنَا وَأُمَّهَاتِنَا فَعَجْبِنَا لَهُ وَقَالَ النَّاسُ انظُرُوا اللهِ عَنْ عَبْدٍ خَيَّرَهُ الله بَيْنَ النَّاسُ انظُرُوا اللهِ عَنْ عَبْدٍ خَيَّرَهُ الله بَيْنَ اللهِ عَنْ عَبْدٍ خَيَّرَهُ الله بَيْنَ اللهِ مَنْ زَهْرَةِ الدَّنْيَا وَبَيْنَ مَاعِنْدَهُ وَهُو يَقُولُ فَدَيْنَاكَ بِأَبَائِنَا وَأُمَّهَاتِنَا فَكَانَ اللهُ عَنْ عَبْدٍ عَنْ عَبْدٍ خَيَّرَهُ اللهُ بَيْنَ

ত্র উপরোক্ত হালীসটি একটি দীর্ঘ হালীসের অংশবিশেষ। পুরো হাদীসটি খলকের যুদ্ধ অধ্যায়ে বর্ণিত হয়েছে। খলকের যুদ্ধে হাকান ইবনে কায়েসের তীরের আঘাতে আহত হবার পর সা'দ ইবনে মুআযের বক্ষ থেকে যখন মারাত্মক রক্তক্ষরণ ভরু হয়়, তখন তিনি উপরোক্ত দোয়া করেন। তিনি আরো দোয়া করেন। ৫ আলাহ। ভবিষ্যকে যদি কুরাইশদের বিরুদ্ধে কোন লড়াইয়ের সম্ভাবনা থাকে, তবে আমাকে বাঁচিয়ে রাখুন, য়াতে আমি তাদের বিরুদ্ধে জিহাদ করতে পারি। নতুবা এ আহত অবস্থায়ই য়েন আমার মৃত্যু হয় এবং আমি শাহাদাতের মর্যাদা লাভ করতে পারি। অবশেষে তা-ই হয়েছে। ক্ষতস্থান থেকে অবিরাম রক্তক্ষরণের ফলে ঐ অবস্থায়ই তিনি ইত্তিকাল করেন।

رَسُوْلُ اللهِ ﷺ هُوَ الْمُحَيَّرَ وَكَانَ اَبُوْ بَكْرٍ هُوَ اَعْلَمْنَا بِهِ وَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ إِنَّ مِنْ امْنَ النَّاسِ عَلَى فِي صُحْبَتِهِ وَمَالِهِ اَبَا بَكْرٍ وَلَوْ كُنْتُ مُتَّخِذًا خَلَيْلاً مِنْ امْنَ النَّاسِ عَلَى فِي صُحْبَتِهِ وَمَالِهِ اَبَا بَكْرٍ وَلَوْ كُنْتُ مُتَّخِذًا خَلَيْلاً مِنْ المُسْجِدِ خَوْخَةً الِاَّ مَنْ المُسْجِدِ خَوْخَةً الِاَّ خَلْقَةً الإَسْلاَمِ لاَ يَبْقَيَنَ فِي ٱلمُسْجِدِ خَوْخَةً الِاَّ مَنْ المُسْجِدِ خَوْخَةً الِاَّ خَلْقَةً الإِنْ بَكْرٍ ـ

৩৬১৭. আবু সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ (স) মৃত্যু রোগে আক্রান্ত হয়ে একদিন মিম্বরে বসে খতবা দিতে গিয়ে বললেন ঃ আল্লাহ তার এক বান্দাকে দুনিয়ার চাকচিক্য ও আল্লাহর নিকট যেসব নিয়ামত রয়েছে এ দু'য়ের মধ্যে একটাকে বেছে নেয়ার অধিকার দিয়েছিলেন। সে বান্দা আল্লাহর নিকট যা রয়েছে তাই বেছে নিয়েছে। এ কথা ভনে আবু বকর (রা) কাঁদতে লাগলেন এবং বললেন, আমার বাপ-মাকে আপনার প্রতি উৎসর্গ করছি। (রাবী বলেন) আবু বকরের কথায় আমরা বিশ্বয়েবোধ করলাম। লোকেরা বলল, এ বুড়ো লোকটার অবস্থা দেখ তো। রসূলুল্লাহ (স) কোন এক বান্দা সম্পর্কে বলছেন যে, আল্লাহ তাঁকে দুনিয়ার চাকচিক্য ও তাঁর নিকট যেসব নিয়ামত রয়েছে তার মধ্যে একটাকে বেছে নেয়ার ইখতিয়ার দিয়েছেন। আর বুড়ো বলছেন ঃ আমার বাবা মাকে আপনার জন্য উৎসর্গ করলাম। মূলত সেই ইখতিয়ার প্রাপ্ত বান্দা ছিলেন রস্লুল্লাহ (স)। আর আবু বকর (রা) ছিলেন এ বিষয়ে আমাদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা বিজ্ঞ ব্যক্তি। রসুলুল্লাহ (স) বলেছেন ঃ সাহচর্য ও আর্থিক দিক থেকে আমার প্রতি সবচাইতে অধিক ইহসান করেছে আবু বকর (রা)। আমার উন্মতের মধ্যে কাউকেও যদি আমি অন্তরঙ্গ বন্ধ হিসেবে গ্রহণ করতাম তবে নিশ্বয় আবু বকরকেই গ্রহণ করতাম। তবে ইসলামী সম্পর্কই যথেষ্ট। তারপর নবী (স) বললেন ঃ আবু বকরের গৃহের দিকের দরজা ছাড়া মসজিদের আর কোন দরজা খোলা থাকবে না।

٣٦١٨ عَنْ عَائِشَةَ رَوِجِ النّبِيِّ عَ قَالَتْ لَمْ اَعْقِلُ اَبُوَى قَطُّ الاَّ وَهُمَا يَدِيْنَانِ اللّهِ اللّهِ عَلَمْ يُمُرُّ عَلَيْنَا يَوْمُ الاَّ يَأْتَيْنَا فَيْهِ رَسُوْلُ اللّهِ عَلَى طَرَفَى النّهَارِ بُكَرَ وَعُشِيَّةً فَلَمَّا ابْتُلِي الْسُلمُونَ خَرَجَ اَبُو بَكْرٍ مُهَاجِرًا نَحْوَ ارْضِ الْحَبَشَةِ حَتِّى بَلْغَ بَرْكَ الْغَمَاد لَقِيَهُ أَبْنُ الدَّغَنَة وَهُو سَيْدُ الْقَارَةِ فَقَالَ آيَنَ تُرِيدُ يَا آبَا بَكُر لِ يَغْرُجُ وَلا يُخْرَجُ انَّكَ تَكسِبُ الْعَدُومُ وَتَصلُ الرَّحْمَ وَتَحْمَلُ الْكُلِّ وَتَقْرِى الضَّيْفَ وَتُعْيَنُ عَلَى نُوائِبِ الْحَقِّ فَآنَا لَكَ جَارٌ ارْجَعِ الرَّحْمَ وَتَحْمِلُ الرَّحْمَ وَتَعْرَى الضَّيْفَ وَتُعْيَنُ عَلَى نُوائِبِ الْحَقِّ فَآنَا لَكَ جَارٌ ارْجَعِ وَاعْبُدُ رَبِّي قَالَ الرَّحْمَ وَتَحْمَلُ الْكُلِّ وَتَقْرِى الضَّيْفَ وَتُعْيِنُ عَلَى نُوائِبِ الْحَقِّ فَآنَا لَكَ جَارٌ ارْجَعِ وَاعْبُدُ رَبِّي قَالَ الرَّحْمَ وَتَحْمَلُ الْكُلُّ وَتَقْرِى الضَّيْفَ وَتُعْيِنُ عَلَى نُوائِبِ الْحَقِّ فَآنَا لَكَ جَارٌ ارْجَعِ وَالْمُتَ وَتَعْرَى الضَّيْفَ وَتُعْيَنُ عَلَى نُوائِبِ الْحَقِّ فَآنَا لَكَ جَارٌ ارْجَعِ وَاعْبُدُ رَبِّكَ بِبِلَدِكَ فَرُجَعَ وَالْرَتَحَلَ مَعَهُ آبِنُ الدَّعْنَة فَطَافَ ابْنُ الدَّغِنَة عَشِيَّة فَيْ الْمُرَافِ قُرْجَعَ وَالْرَتَحَلَ مَعَهُ آبِنُ الدَّعْنَة فَطَافَ ابْنُ الدَّغِنَة عَشِيَّةِ فَا اللّهُ مَنْ الْمَالُونَ الْمَالُونَ الْمَالُونَ الْمُونَ الْمَالُونَ الْمَالُونَ الْمَالُونَ الْمَالُونَ الْمَالُونَ الْمَالُونَ الْمُ الْمُولُونَ الْمَالُونَ الْمَالُونَ الْمَالُونَ الْمَالُونَ الْمُؤْمِ الْمُولُونَ الْمَالُونَ الْمَالُونَ الْمُلْونَ الْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُولُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ اللْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤ

رَجُلاً يَكْسِبُ الْمَعْدُومُ وَيَصِلُ الرَّحِمَ وَيَحْمِلُ الْكُلُّ وَيَقْرِى الصَّيْفَ وَيُعِيْنُ عَلَى نَوَائِبِ الْحَقِّ فَلَمْ تُكَذِّبُ قَرَيْشٌ بِجِوَارِ ابْنِ الدَّغِنَةِ وَقَالُوا لِإِبْنِ الدَّغِنَةِ مُرْ اَبَا بَكُرِ فَلْيَعْبُد رَبَّهُ فِي دَارِهِ فَلْيُصِلِّ فَيْهَا وَلْيَقْرَأُ مَا شَاءَ وَلاَ يُونْيَنَا بِذٰلِكَ وَلاَ يَسْتَعْلِنْ بِهِ فَانَّا نَخْشٰى اَنْ يُفْتَنَ نِسَاعَنَا فَقَالَ ذَٰلِكَ اِبْنُ الدَّعْنَة لاَبِيْ بَكْرٍ فَلَبِثَ اَبُو بكُرٍ بِذَٰلِكَ يَعْبُدُ رَبَّهُ فِي دَارِهِ وَلاَ يَسْتَعْلِنُ بِصَلاَتِهِ وَلاَ يَقْرَأُ فِي غَيْرِ دَارِهِ ثُمَّ بَدَا لاَبِي بَكْرِ فَٱبْتَنِي مَسْجِدًا بِفِنَاءِ دَارِهِ ۚ وَكَانَ يُصلِّي فِيْهِ وَيَقْرَأُ الْقُرْانَ فَيَنْقَذِف عَلَيْهِ نِسَاءُ الْلُشْرِكِيْنَ وَابْنَاؤُهُمْ وَهُمْ يَعْجَبُونَ مِنْهُ وَيِنْظُرُونَ الَّيْهِ وَكَانَ اَبُق بَكْرِ رَجُلاً بَكَّاءً لاَ يَمْلِكُ عَيْنَيْهِ إِذَا قَرَأَ الْقُرْانَ وَاَفْزَعَ ذٰلِكَ اَشْرَافَ قُرَيْشِ مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ فَأَرْسَلُسُوا الِّي إِبْنِ الدَّغَنَةِ فَقَدمَ عَلَيْهِمْ فَقَالُوا انَّا كُنَّا اَجْرِنَا اَبًا بَكْر بجواركِ عَلَى أَنْ يَعْبُدُ رَبَّهُ فَي دَارِهِ فَقَدْ جَاوَزَ ذٰلكَ فَابْتَنِي مَسْجِدًا بِفِنَاء دَارِهِ فَأَعْلَـنَ بالصَّلاَة وَالْقَرَاءَةِ فَيْهِ وَانَّا قَدْ خَشْيْنَا اَنْ يَفْتَنَ نسَاعَنَا وَاَبْنَاعَنَا فَانْهَهُ فَانْ اَحَبُّ اَنْ يَقْتَصِرَ عَلَى اَنْ يَعْبُدُ رَبَّهُ فَيْ دَارِهِ فَعَلَ وَانْ اَبِيْ الاَّ اَنْ يُعْلَنَ بِذَٰكِ فَسَلُهُ اَنْ يَرُدُّ الْيْكَ دَمَّتَكَ فَانَّا قَدْ كَرهْنَا اَنْ نُخْفِرَكَ وَلَسْنَا مُقْرِيْنَ لاَبِي بَكْرِ الْإِسْتِعْلاَنَ قَالَتْ عَائِشَةُ فَأَتَى ابْنُ الدَّغِنَةِ إِلَى ابِي بَكْرٍ فَقَالَ قَدْ عَلِمْتَ الَّذِي عَاقَدْتُ لَكَ عَلَيْه فَامَّا أَنْ تَقْتَصِرَ عَلَى ذَٰلِكَ وَامَّا أَنْ تَرْجِعَ الْيُّ ذَمَّتَى فَانِّي لاَ أُحبُّ أَنْ تَسْمَعَ الْعَرَبُ إَنِّي اُخْفِرْتُ فِي رَجُلُ عَقْدَتُ لَهُ فَقَالَ اَبُو بَكْرٍ فَإِنِّي اَرُدُّ اللِّكَ جِوَارَكَ وَٱرْضٰى بِجِوَارِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَالنَّبِيُّ ﷺ يَوْمَئِذٍ بِمَكَّةَ فَقَالَ النَّبِيَّ ﷺ لِلْمُسْلِمِيْنَ انِّي أُرِيْتُ دَارَ هِجْرَتِكُمْ ذَاتَ نَخْلٍ بَيْنَ لاَ بَتَيْنِ وَهُمَا الْحَرَّتَانِ فَهَاجَرَ مَـنْ هَاجَرُ قَبْلُ الْمَيْنَة وَرَجَعَ عَامَّةُ مَنْ كَانَ هَاجُرَ بِأَرْضِ الْحَبِّشَةِ إِلَى الْمَدِينَةِ وَتَجَهَّزَ أَبُو بَكْرٍ قَبُلَ ٱلْمَدِينَةِ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَلَى رَسُلكَ فَانِّي ٱرْجُو أَنْ يُؤْذَنَ لِي فَقَالَ أَبُو بَكْسِرٍ وَهَلْ تَرْجُو ذٰلكَ بِأَبِي أَنْتَ قَالَ نَعَمْ فَحَبَسَ أَبُسُو بَكْرِ نَفْسَهُ عَلَىٰ رَسُــوْلِ اللّهِ ﷺ ليَصْحَبَهُ وَعَلَفَ رَاحِلَتَيْنِ كَانَتَا عِنْدَهُ وَرَقَ السُّمُرِ وَهُــوَ الْخَبَطُ اَرْبَعَةَ اَشْهَرِ قَالَ ابْنُ شِهَابٍ قَالَ عُرُوَةً قَالَتُ عَائِشَـةً

فَبَيْنَمَا نَحْنُ يَوْمًا جُلُوْسَ فِي بَيْتِ اَبِي بَكْرِ فِي نَحْرِ الظُّهِيْرَةِ قَالَ قَائِلُ لأَبِي بَكْرِ هٰذَا رَسُــُولُ اللّه مُتَقَنَّعًا في سَاعَةٍ لَمْ يَكُنْ يَأْتِيْنَا فِيْهَا فَقَالَ أَبُــُو بَكْرِ فِدَاءُ لَهُ اَبِيْ وَأُمِّى وَاللَّهِ مَاجَاءَ بِهِ فِي هٰذِهِ السَّاعَةِ الاَّ اَمْرُ قَالَتْ فَجَاءَ رَسُولُ الله ﴿ ﴿ فَأَسْتَاذَنَ فَأَدِنَ لَهُ فَدَخَلَ فَقَالَ النَّبِيُّ ۗ ﴿ لَابِي بَكُرِ اَخْرِجُ مَنْ عِنْدَكَ فَقَالَ اَبُوْ بَكُرِ إِنَّمَا هُمُ اَهْلُكَ بِاَبِي اَنْتَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ فَانِّي قَدْ أَذِنَ لَىْ فِي الْخُرُوجِ فَقَالَ اَبُوْ بَكُرِ الصَّحَابَةُ بِاَبِي اَنْتَ يَا رَسُلُولُ اللَّهِ قَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ ﴿ نَعَمُ قَالَ اَبُوْ بَكْرِ فَخُذُ بِاَبِي اَنْتَ يَا رَسُولًا اللَّهِ اِحْدٰى رَاحِلَتَى هَاتَيْن قَالَ رَسُولُ اللَّه ﴿ بِالنَّمَنُّ قَالَتُ عَائشَةُ فَجَهَّزْنَاهِمُمَا آحَثُ (اَحَبُّ) الْجهَاز وَصَنَعْنَا لَهُمَا سَفْ ـرَةً فِي جِرَابٍ فَقَطَعَتْ اَسْمَاءُ بِنْتُ اَبِي بَكْرٍ قِطْعَةً مِنْ نِطَاقِهَا فَرَبَطَتْ بِهِ عَلَى فَمِ الْجِرَابِ فَبِذَلِكَ سُمَيَّتُ ذَاتَ النَّطَاقِ قَالَتْ ثُمَّ لَحِقَ رَسُوْلُ اللَّهِ ﴾ وَأَبُوْ بَكْرٍ بَغَارٍ فِي جَبَلِ ثَوْرٍ فَكَمَنَا (فَمَكُثًا) فِيْهِ ثَلاَثَ لَيَالٍ يَبِيْتُ عُندَهُمَا عَبْدُ اللهِ بَنُ آبِي بَكْرِ وَهُوَ غُلاَم شَابٌ ثَقَفٌ لَقِنٌ فَيُدُلِجُ مِنْ عِندَهُمَا بِسَحَر فَيُصْبِحُ مَعَ قُرَيْشِ بِمِكَّةَ كَبَائِتِ فَلاَ يَسْمَعُ أَمْرًا يُكْتَادَانِ بِهِ الاَّ وَعَاهُ حَتَّى يَأْتِيَهُمَا بِخَبْرِ ذَٰلِكَ حِيْنَ يَخْتَلِطُ الظَّلاَمُ وَيَرْعَى عَلَيْهِمَا عَامِرُ بْنُ فُهَيْرَةَ مَوْلَىٰ أَبِيْ بَكْرٍ مِنْحَةً مِنْ غَنَمٍ فَيُرِيْحَهَا عَلَيْهِمَا حِيْنَ يَذْهَبُ سَاعَةٌ مِنَ الْعِشَاءِ فَيَبِيتَانِ فِي رِسلٍ وَهُــوَ لَبَنُ مِنْحَتِهِمَا وَرَضْيَفهِمَا حَتَّى يَنْعَقَ بِهَا عَامــرُ بْنُ فُهَيْرَةَ بِغَلَسٍ يَفْعَلُ ذٰلِكَ فَي كُلِّ لَيْلَةٍ مِنْ تَلْكَ اللَّيَالِي الثَّلَاثِ وَاسْتَأْجَرَ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ وَأَبُو بَكُرِ رَجُلاً مِنْ بَنِي الدِّيْلِ وَهُوَ مِنْ بَنِي عَبُد بُن عَسديٍّ هَادياً خِرْيْتًا وَالْخِرِيْتُ الْمَاهِرُ بِالْهِدَايَةِ قُدْ غَمَسَ حِلْفًا فَي الله الْعَاص بْن وَاسْلِ السَّهُميَّ وَهُــوَ عَلَىٰ دَيْنَ كُفَّارِ قُرَيْشِ فَأَمنَاهُ فَدَفَعَا الَيْهِ رَاحِلَتَيْهِمَا وَوَاعَدَاهُ غَارَ تُسْوَرِ بَعْدَ ثَلاَثِ لَيَالِ بِرَاحِلَتَيْهِمَا صَبْحَ ثَلاَثِ وَانْطَلَقَ مَعَهُمَا عَامِسرُ بْنُ فَهَيْرَةَ وَالدَّلْبِيلُ فَأَخَذَا بِهِمْ طَرِيْتِ السَّوَاحِلِ قَالَ ابْنُ شِهَابٍ وَٱخْبَتِرني عَبْدُ الرَّحَمْ نِ ابْنِ مَالِكِ الْمُدْلِجِيِّ وَهُوَ ابْنُ اَخِيْ سُرَاقَةَ بْنِ مَالِكِ بْنِ جُعْشُم اَنَّ

اَبَاهُ اَخْبَرَهُ اَنَّهُ سَمِعَ سُرَاقَةَ بْنَ جُعْشُم يَقُوْلُ جَاءَ نَا رَسُـــوْلُ كُفَّارٍ قَرَيْشٍ يَجْعَلُوْنَ فِيْ رَسُولِ اللَّهِ ﴿ وَابِي بَكْرِ دِيَّةً كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مَنْ قَتَلَهُ أَقُ ٱسَرَهُ فَبَيْنَمَا اَنَا جَالسُّ فَيْ مَجَلسِ مِنْ مَجَالس قَوْمِيْ بَنِيْ مُدْلِجِ اذْ اَقْبَلَ رَجُلُ مِنْهُمْ حَتِّى قَامَ عَلَيْنَا وَنَحْنُ جُلُــوُسَّ فَقَالَ يَا سُرَاقَةُ انَّى قَدْ رَأَيْتُ أَنفًا ٱسْــودَةً بِالسَّاحِلِ أَرَاهَا مُحَمَّدًا وَاصْحَابَهُ قَالَ سُرَاقَةُ فَعَرَفْتُ اَنَّهُمْ هُمْ فَقُلْتُ لَهُ انَّهُمْ لَيْسُوا بِهِمْ وَلَكِنَّكَ رَأَيْتَ فُلاَنًا وَفُلاَنًا إِنْطَلَقُوا بِأَعْيُنِنَا تُمَّ لَبِثْتُ في الْمَجْلس سَاعَـةَ ثُـمَّ قُمْتُ فَدَخَلْتُ فَأَمْرَتُ جَارِيَتِي أَنْ تَخْرُجَ بِفَرَسبِي وَهِيَ مِنْ وَرَاءِ أَكَمَةٍ فَتَحْبسَهَا عَلَى وَأَخَذْتُ رُمْحِي فَخَرَجْتُ بِهِ مِنْ ظَهْرِ ٱلْبَيْتِ فَحَطَطْتُ (فَخَطَطْتُ) بِرُجِّهِ الْاَرْضَ وَخَفَضْتُ عَالِيَهُ حَتَّى اتَيْتُ فَرَسِي فَرَكَبْتُهَا فَرَفَعْتُهَا تَقَرَّبُ بي حَتِّى دَنُوْتُ مِنْهُم فَعَثَرَتَ بِي فَرَسِي فَخَرَرْتُ عَنْهَا فَقُمْتُ فَاهْوَيْتُ يَـدى الى كَنَانَتَيْ فَاسْتَخْرَجْتُ مِنْهَا ٱلاَزْلاَمَ فَاسْتَقْسَمْتُ بِهَا ٱصْـُسرُّهُمُ ٱمْ لاَ فَخَــرَجَ الَّذِي اَكْدَرَهُ فَرَكِبْتُ فَرَسَى وَعَصَيْتَ الْاَزْلاَمَ تُقَدِّرَّبُ بِي حَتَّى اذَا سَمَعْتُ قِسراءَةَ رَسِسُولِ اللَّهِ ﴾ وَهُوَ لاَ يَلْتَفِتُ وَابُق بَكْرِ يُكْثِرُ ٱلْإِلْتَفِاتَ سَاخَتْ يَدَا فَرَسي في الْأَرْض حَتِّي بِلَفَتَا الرَّكَبِتَيْنَ فَخَرَرْتُ عَنْهَا ثُمَّ زَجَرْتُهَا فَنَهَضَتْ فَلَمْ تَكَدُ تُخْرِجُ يَدَيْهَا فَلَمَّا اسْتَوَتْ قَائِمَةً اذَا لاَثْر يَدَيْهَا عُثَانٌ سَاطِعٌ في السَّمَاء مثَّلُ الدُّخَانِ فَاسْتَقْسَمْتُ بِالْأَزْلَامِ فَخَرَجَ الَّذِي أَكْرَهُ فَنَادَيْتُهُمْ بِالْاَمَانِ فَوَقَفُوا فَرَكِبْتُ فَرَسِى حَتَّى جَنَّتُهُم وَوَقَعَ فَيْ نَفْسِى حَيْنَ لَقَيْتُ مَا لَقَيْتُ من الْحَبْسِ عَنْهُمْ أَنْ سَيَظْهَرُ أَمْرُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَقُلْتُ لَهُ انْ قَوْمَكَ قَدْ جَعَلُـوا فِيْكَ الدِّيَّةَ وَاَخْبَرْتُهُمْ اَخْبَارَ مَا يُرِيْدُ النَّاسُ بِهِمْ وَعَرَضْتُ عَلَيْهِمْ الزَّادَ وَالْمَتَاعَ فَلَــمْ يَرْزَانِي وَلَم يَسْأَلَانِي إِلاَّ أَنْ قَالَ أَخْف عَنَّا فَسَأَلْتُهُ أَنْ يَكُتُبَ لَى كتَابَ أَمْنِ فَآمَرَ عَامِرَ بْنَ فُهَيْرَةَ فَكَتَبَ فِي رُقَعَةٍ مِنْ ٱدِيْمِ ثُمَّ مَضَى رَسُولُ اللهِ َ اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَيْكُبَرَنِي عُرْوَةً بَنِ الزُّبَيْرِ اَنَّ رَسُولَ اللّٰهِ عِنهِ لَقِيَ الزُّبَيْرَ اللّٰهِ عَلَى ابْنِ شَبِهَابٍ فَأَخْبَرَنِي عُرْوَةً بَنِ الزُّبَيْرِ اَنَّ رَسُولَ اللّٰهِ عِنهِ لَقِيَ الزُّبَيْرَ فِيْ رَكْبِ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ كَانُوا تُجَّارًا قَافِلِيْنَ مِنَ الشَّامِ فَكَسَا الزَّبَيْرُ رَسُولَ

الله عَة وَأَبًا بَكْرِ ثِيَابَ بَيَاضٍ وَسَمِعَ الْمُسْلِمُونَ بِالْمَدِينَةِ مَخْرَجَ رَسَسُولَ الله وَ الْحَرَّةِ مَنَ مَكَّةً فَكَانُوا يَغْدُونَ كُلَّ غَدَاةٍ إِلَى الْحَرَّةِ فَيَنْتَظرُونَهُ حَتَّى يَرُدُّهُمُ حَرُّ الظُّهِيْرَةِ فَانْقَلَبُ وَا يَوْمًا بَعْدَ مَالَطَالُوا اِنْتظارَهُمْ فَلَمَّا اوَوْا الَّي بُيُوْتهمْ أوْفَى رَجُلٌ مِنْ يَهُوْدَ عَلَى أُطُم مِنْ اطَامِهِمْ لاَمْرٍ يَنْظُرُ الَّذِهِ فَبَصِرَ بِرَسُولِ اللهِ عَ وَأَصْحَابِهِ مُبْيَضِيْنَ يَسنُولُ بِهِمْ السَّرَابُ فَلَمْ يَمْلِكِ الْيَهُودِيُّ أَنْ قَالَ بِأَعلى صنَوْتِه يَا مَعَاشِرَ الْعَرَبِ هٰذَا جَدُّكُمُ الَّذِي تَنْتَظرُوْنَ فَتَارَ الْمُسْلِمُوْنَ الْي السلَّارَح فَتَلَقُّوا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ بِظَهْرِ الْحَرَّةِ فَعَدَلَ بِهِمْ ذَاتَ الْيَمِينِ حَتَّى نَزَلَ بِهِمْ فِيْ بَنِيْ عَمْرِو بَنِ عَــُوفِ وَذَٰلِكَ يَوْمُ الْاثْنَيْنِ مِنْ شَهْرِ رَبِيْعِ الْأَوَّلِ فَقَامَ اَبُــُو بَكْرِ لِلنَّاسِ وَجَلَسَ رَسُلُ وَلُ الله ﴿ صَامِتًا فَطَفِقَ مَنْ جَاءَ مِنَ الْأَنصَارِ مِمِّنْ لَمْ يَرَ رَسُولَ اللَّهِ ﴿ يَحَيُّ اَبَا بَكْرِ حَتَّى أَصَابَتِ الشَّمْسُ رَسُولَ اللَّهِ ﴿ فَاقْبَلَ اَبُو اَبُو بَكُرٍ حَتَّى ظَلَّلَ عَلَيْهِ بِرِدَائِهِ فَعَرَفَ النَّاسُ رَسُولَ اللَّهِ عنْدَ ذٰلكَ فَلَبِثَ رَسُلُولُ اللهِ عَنْ فِي بَنِي عَمْرِهِ بُنِ عَوْفٍ بِضْعَ عَشَلَرَةً لَيْلَةً وَأُسْسَ الْمُسْجِدُ الَّذِي أُسْسَ عَلَى التَّقْوِيٰ وَصِلِّيٰ فَيْهِ رَسُـــوْلُ اللَّهِ ﷺ ثُمٌّ رَكِبَ رَاحِلَتَهُ فَسَارَ يَمْشِي مَعَهُ النَّاسُ حَتَّى بَرَكَتْ عِنْدَ مَسْجِد الرَّسُولِ ﷺ بِالْمَدِيْنَةِ وَهُوَ يُصَلِّى فِيْهِ يَوْمَئِذِ رِجَالٌ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ وَكَانَ مِرْبَدًا لِلتَّمْرِ لِسُهَيْلِ وَسَهُلٍ غُلاَمَيْنِ يَتِيْمَيْنِ فِي حَجْرِ اَسْعَدَ (سَعْد) بْنِ زُرَّارَةً فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ حَيْنَ بَرَكَتَ بِهِ رَاحِلَتُهُ هٰذَا إِنْ شَاءَ اللَّهُ الْلَنْزِلُ ثُمَّ دَعَا رَسُــُولُ اللَّهِ ﷺ الْفُلَامَيْنِ فْسَاوَمَهُمَا بِالْرَبَدِ لَيَتَّخذَهُ مَسْجِدًا فَقَالاً لاَ بَلْ نَهْبُهُ لَكَ يَارَسُوْلَ اللَّه ثُمَّ بَنَاهُ مَسَّجِدًا وَطَفِقَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَنْقُلُ مَعَهُمُ اللَّبِنَ فِي بُنْيَانِهِ وَيُقُولُ وَهُوَ يَنْقُلُ اللَّبِنَ هٰذَا الْحِمَالُ لاَ حَمَالُ خَيْبَرَ هٰذَا اَبَرُّ رَبَّنَا وَاطْهَرِ وَيَقُـــوْلُ اَللَّهُــمَّ إِنَّ الْإَجْرَ أَجْرُ الْأَخْرِةِ فَارْحَمَ الْأَنْصَارَ وَاللَّهَاجِرَةَ فَتَمَثَّلَ بِشِعْرِ رَجُلِ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ لَمْ يُسَمُّ لِيْ قَالَ أَبْنُ شِبِهَابٍ وَلَمْ يَبْلُغْنَا فِي الْاَحَادِيْثِ أَنَّ رَسُـوْلَ اللَّهِ تَمَثُّلَ بِبَيْتِ شَعْرِ تَامُّ غَيْرِ هٰذا الْبَيْتِ ـ

৩৬১৮. নবী (স)-এর পত্নী আয়েশা (রা) বলেন ঃ জ্ঞান হবার পর থেকে আমি আমার বাপ-মাকে দীন ইসলাম ছাড়া অন্য কোন ধর্ম পালন করতে কখনো দেখিনি। আর এমন কোনদিন যায়নি যেদিনের দু' প্রান্তে সকাল সন্ধ্যায় রস্লুল্লাহ (স) আমাদের এখানে আসেননি। মুসলমানদের ওপর যখন অত্যাচার শুরু হলো, তখন একদিন আবু বকর (রা) মুহাজির বেশে আবিসিনিয়া অভিমুখে যাত্রা করলেন। তিনি যখন বরকুল গিমাদ<sup>৮৩</sup> নামক স্থানে পৌছুলেন তখন কারাহ গোত্রের সরদার ইবনুদ দাগিনার সাথে তাঁর সাক্ষাত হলো। ইবনুদ দাগিনা বললেন, হে আবু বকর! আপনি কোথায় যাচ্ছেন। তিনি জবাব দিলেন, আমার কওম আমাকে বের করে দিয়েছে। তাই আমি ইরাদা করেছি যে, আমি দেশে দেশে ঘুরে বেড়াব এবং আমার রবের ইবাদত করতে থাকব। ইবনুদ দাগিনা বললেন, আপনার মত লোক বেরিয়ে যেতে পারে না এবং আপনার মত লোককে বহিন্ধার করাও চলে না। কেননা, আপনি নিঃস্বকে উপার্জনক্ষম করেন, আত্মীয়তার বন্ধনকে সংযুক্ত রাখেন, অপরের দন্ড নিজে বহন করেন, অতিথিদের আতিথেয়তা করেন, বিপদ-মুসিবতে সাহায্য করে থাকেন। সুতরাং আপনার আশ্রয়দাতা হিসেবে আমি থাকলাম। আপনি ফিরে যান এবং নিজ দেশে থেকেই শ্বীয় রবের ইবাদত করুন। তখন তিনি ফিরে চললেন এবং ইবনুদ দাগিনাও তাঁর সাথে গেলেন।

(মকায় পৌছে) ইবনুদ দাগিনা কোন এক সন্ধ্যায় সন্ধ্রান্ত কুরাইশদের সাথে কা বা ঘরের তাওয়াফ করলেন এবং তাদেরকে বললেন, আবু বকরের মত লোকের পক্ষে বেরিয়ে যাওয়াটাও শোভনীয় নয় এবং তাঁর মত লোককে বহিস্কার করাটাও উচিত হয় না। যে লোকটা নিঃস্বকে উপার্জনক্ষম করে, আত্মীয়তার বন্ধনকে সংযুক্ত রাখে, অপরের দন্ত নিজে বহন করে, অতিথি মেহমানদের আপ্যায়ন করে এবং বিপদে সাহায্য করে থাকে, তাকেই কি আপনারা বের করে দিচ্ছেন 🤊 এ কথা শুনে আশ্রয় প্রদানকে কুরাইশরা প্রত্যাখ্যান করল না। তারা ইবনুদ দাগিনাকে বলল, আপনি আবু বকরকে বলে দিন, তিনি যেন নিজ ঘরের মধ্যেই তাঁর রবের ইবাদত করেন, সেখানেই যেন নামায আদায় করেন এবং যা তার মনে চায় তা পড়েন। এ ব্যাপারে তিনি যেন আমাদের মনে কষ্ট না দেন। আর এসব কাজ তিনি যেন প্রকাশ্যে না করেন। কেননা, আমাদের ভয় হচ্ছে আমাদের স্ত্রী ও সম্ভান-সম্ভতিরা বিভ্রান্তিতে পড়ে যেতে পারে। ইবনুদ দাগিনা এ কথা শুনে আবু বকরকে ব**ললে**ন। কি**ছু**দিন আবু বকর অনুরূপভাবে নিজ ঘরে বসে নিজ রবের ইবাদত করতে থাকেন। প্রকাশ্যে নামায পড়েন না এবং নিজ বাড়ি ছাড়া অন্য কোথাও কুরআন পড়েন না। তারপর আবু বকর (রা)-এর মনে একটা খেয়াল চাপল। তিনি তাঁর বাড়ির চত্ত্বরে একটা নামাষের ঘর তৈরী করলেন এবং তাতে নামায পড়তে ও কুরআন তিলাওয়াত করতে লাগ*লে*ন। এতে মুশরিকদের স্ত্রী-সম্ভান-সম্ভতিরা তাঁর নিকট ভীড় জমাতে পাগপ। তারা তাঁর অবস্থা দেখে বিশ্বয়বোধ করত এবং তাঁর দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকত। আর আবু বকর ছিলেন আল্লাহপ্রেমে বিগলিত প্রাণ হ্বার ফলে অতিশয় ক্রন্দনরত ব্যক্তি। তিনি যখন কুরআন তিলাওয়াত করতেন তখন তাঁর চোখ দু'টোকে আয়ত্বে রাখতে পারতেন না। এ ব্যাপারটি মুশরিক কুরাইশ প্রধানদেরকে শঙ্কিত করে তুলল।

৮৩ বরকুল গিমাদ জনপদটি মঞ্চা থেকে ইয়েমেনের দিকে প্রায় আশি মাইল দূরে অবস্থিত। তথনকার দিনে তা মঞ্চা থেকে পাচ দিনের পথ ছিল।

অতপর তারা ইবনুদ দাগিনাকে ডেকে পাঠালে তিনি তাদের নিকট এলেন। তখন তারা বলল, আপনার আশ্রয় প্রার্থনার কারণে আমরা আবু বকরকে এ শর্তে নিরাপত্তা দিয়েছিলাম যে, তিনি নিজ বাড়িতে থেকে তাঁর রবের ইবাদত করবেন। কিছু তিনি তা লচ্ছন করে নিজ বাড়ির চত্ত্বরে একটা মসজিদ তৈরী করেছেন এবং প্রকাশ্যে তাতে নামায পড়ছেন ও কুরআন পাঠ করছেন। এতে আমাদের আশংকা হচ্ছে যে, তিনি আমাদের দ্রী ও সন্তান-সন্ততিদের মধ্যে গোল বাঁধিয়ে দেবেন। অতএব আপনি তাকে বারণ করুন। যদি তিনি নিজ বাড়িতে থেকে নিজ রবের ইবাদত করে ক্ষান্ত হতে পারেন, তবে তাই তিনি করবেন। আর যদি তিনি এসব কাজ প্রকাশ্যভাবে ছাড়া করতে অস্বীকার করেন অর্থাৎ প্রকাশ্যেই করতে চান তবে তাঁকে বলুন, তিনি যেন আপনার যিম্মাদারী ফিরিয়ে দেন। কেননা একদিকে আমরা যেমন আপনার ব্যাপারে বিশ্বাসঘাতকতা করাটাকে অপসন্দ করি, অপরদিকে তেমনি আবু বকরের প্রকাশ্যভাবে ধর্মানুষ্ঠানকেও আমরা কিছুতেই মেনে নিতে পারি না।

আয়েশা (রা) বলেন, অতপর ইবনুদ দাগিনা আবু বকরের নিকট এসে বললেন, যে শর্তে আমি আপনার সাথে চুক্তিবদ্ধ হয়েছিলাম তা আপনি বেশ ভাল করে জানেন। সুতরাং আপনি কাজকর্ম হয় নিজ ঘরের মধ্যে সীমিত রাখুন অথবা আমার যিম্মাদারী আমাকে প্রত্যর্পণ করুন। কারণ কোন ব্যক্তির সাথে আমি নিরাপত্তা চুক্তি করার পর আমার ঐ চুক্তি সম্পর্কে বিশ্বাসঘাতকতা করা হয়েছে, এ কথাটা আরব জাতি তনতে পাক—তা আমি পসন্দ করি না। একথা তনে আবু বকর (রা) বললেনঃ আপনার আশ্রয়ের প্রতিশ্রুতি আমি আপনাকে প্রত্যর্পণ করলাম। মহাপরাক্রান্ত আল্লাহর আশ্রয় প্রদানের প্রতিশ্রুতিতেই আমি সম্ভুষ্ট।

সে সময় নবী (স) মক্কায় ছিলেন। তিনি মুসলমানদেরকে বললেন ঃ তোমাদের হিজরতের দেশটি প্রস্তরময় দু' প্রান্তের মধ্যবর্তী স্থানে খেজুরের বনাঞ্চল আকারে আমাকে দেখান হয়েছে। এ কথা শুনে যারা হিজরত করার ছিল তারা মদীনায় হিজরত করল এবং যারা আবিসিনিয়া রাজ্যে হিজরত করেছিল তাদের অধিকাংশই মদীনায় ফিরে গেল। আবু বকরও মদীনায় হিজরতের জন্য সফরের প্রস্তুতি গ্রহণ করে ফেললেন। তখন রস্পুল্লাহ (স) তাঁকে বললেন ঃ অপেক্ষা করুন। কেননা আমি আশা করছি যে, আমাকে হিজরতের অনুমতি দেয়া হবে। এ কথা শুনে আবু বকর (রা) বললেন ঃ আমার বাবা মা আপনার জন্য কোরবান হোক, আপনি কি এমনটা আশা করেন । তিনি বললেন ঃ হাঁ। ফলে রস্পুল্লাহ (স)-এর সাথী হবার উদ্দেশ্যে আবু বকর (রা) নিজেকে বিরত রাখলেন এবং তাঁর কাছে যে দু'টো উট ছিল তাদেরকে চার মাস পর্যন্ত বাবলা গাছের পাতা খাওয়াতে থাকলেন।

ইবনে শিহাব উরওয়া আয়েশা (রা) থেকে বর্ণনা করেছেন। আয়েশা (রা) বলেন, তারপর একদিন ঠিক দুপুর বেলা আমরা আবু বকর (রা)-এর ঘরে বসাছিলাম, এমন সময় কোন এক লোক আবু বকরকে বলল ঃ ঐ যে রস্লুল্লাহ (স) মাথা মুখমন্ডলে চাদর আবৃত অবস্থায় (আসছেন)। তার এ আগমনটা এমন সময় ছিল যে সময় তিনি কখনো

আমাদের এখানে আসতেন না। তখন আবু বকর (রা) বললেন ঃ আমার বাবা মা তাঁর জন্য কোরবান হোক! আল্লাহর কসম ! কোন বিশেষ ব্যাপারেই তাঁকে এমনি অসময়ে আসতে বাধ্য করেছে।

আয়েশা (রা) বলেন, অতপর রস্লুল্লাহ (স) এসে ভেতরে প্রবেশের অনুমতি চাইলেন। তাঁকে অনুমতি দেয়া হলো। তিনি ভেতরে প্রবেশ করলেন। প্রবেশ করার পর নবী (স) আবু বকরকে বললেনঃ আপনার কাছে যারা বসে আছে তাদেরকে বাইরে যেতে বলুন। তখন আবু বকর (রা) বললেনঃ হে আল্লাহর রস্ল ! আমার বাপ-মা আপনার জন্য কোরবান হোক ! তারা তো আপনারই আপনজন। নবী (স) বললেনঃ আমাকে বেরিয়ে যাবার অনুমতি দেয়া হয়েছে। তখন আবু বকর (রা) বললেনঃ হে আল্লাহর রস্ল ! আমার বাবা আপনার প্রতি কোরবান হোক ! আমি আপানার সহগামী হতে চাই। রস্লুল্লাহ (স) বললেনঃ হাঁ ! আবু বকর (রা) বললেনঃ হে আল্লাহর রস্ল ! আপনার জন্য আমার বাবা মা কোরবান হোক ! তাহলে আমার এ উট দুটোর একটা আপনি গ্রহণ করুন। রস্লুল্লাহ (স) বললেনঃ মূল্যের বিনিময়ে। ৮৪

আয়েশা (রা) বলেন ঃ অতপর আমরা তাদের দু জনের সফর প্রস্তুতি খুব দ্রুত সম্পন্ন করলাম এবং তাদের জন্য খাবার<sup>৮ দু</sup> তৈরী করে তা চামড়ার একটা থলেতে রাখলাম। তারপর আবু বকর (রা)-এর তনয়া আসমা নিজের কোমরবন্দ থেকে কিছু অংশ কেটে নিয়ে তা দিয়ে থলেটার মুখ বেঁধে দিলেন। আর এ কারণে আসমাকে বলা হতো "যাতুন নিতাক" (বা কোমরবন্দ বিশিষ্ট)। আয়েশা (রা) বলেন, রস্পুর্ব্বাহ (সা) ও আবু বকর (রা) সাওর পর্বতের একটা গুহায় গিয়ে উপনিত হলেন। সেখানে তারা এ তিন রাত লুকিয়ে থাকলেন। রাতের বেলা আবু বকর তনয় আবদুর্বাহ তাঁদের কাছে থাকতেন। তিনি একজন চতুর ও তীক্ষ্ণ বৃদ্ধি সম্পন্ন তরুণ যুবক ছিলেন। তিনি ভোর রাতে তাঁদের কাছ থেকে রওনা হয়ে মক্কার কুরাইশদের সাথে সকাল বেলা এমনভাবে মিলিত হতেন যেন এখানেই তিনি রাত কাটিয়েছেন। অতপর তাঁদের দু জনের বিরুদ্ধে যেসব চক্রান্ত ও ষড়য়ন্ত্র করা হতো তার যা কিছু তিনি শুনতেন তা-ই মনে রাখতেন এবং যখন আঁধার ঘনীভূত হতো তখন ঐ খবরটা তাদের কাছে পৌছে দিতেন।

আবু বকরের গোলাম আমের ইবনে ফুহাইরাহ (দিনের বেলা) তাঁদের কাছেই দুধেল বকরীর পাল চরিয়ে বেড়াত এবং রাতের কিয়দংশ অতিক্রান্ত হলে সে ছাগল নিয়ে তাদের কাছে যেত। তাঁরা দু'জনে অত্যন্ত তৃপ্তির সাথে সেই বকরীর দুধ পান করে নিশ্চিন্তে রাত কাটিয়ে দিতেন। তারা তাদের দুধেল বকরীগুলোর দুধ দোহন করার সাথে সাথে পান করতেন। আবার তার মধ্যে উত্তপ্ত পাথরের টুকরা ডুবিয়ে গরম করেও পান করতেন। তারপর শেষ রাতের অন্ধকারে আমের ইবনে ফুহাইরাহ বকরীগুলোকে হাঁকিয়ে নিয়ে যেত। এভাবে ঐ তিন রাতের প্রতিটি রাতে সে এক্রপ করতে থাকে।

রসূলুল্লাহ (স) ও আবু বকর (রা) বনী আবদ ইবনে আদী গোত্রের বানুদ দীল বংশের পথপ্রদর্শনে অভিজ্ঞ জনৈক ব্যক্তিকে পারিশ্রমিকের ভিত্তিতে পথ চালকরূপে গ্রহণ করেন।

৮৪ নবী (স) আট শ' দিরহামের বিনিময়ে উটটা খরিদ করেছিলেন। ৮৫. এ খাবার ছিল রান্না করা বকরীর গোশত।

www.amarboi.org

এ লোকটি আস ইবনে ওয়ায়েল সাহমী পরিবারের সাথে বন্ধুত্বের বন্ধনে আবদ্ধ ছিল এবং কাফের কুরাইশদের ধর্মাবলম্বী ছিল। তাঁরা দু'জনে [নবী (স) ও আবু বকর (রা)] লোকটাকে বিশ্বস্ত ভেবে তাঁদের উট দু'টো তার হাতে সোপর্দ করেন এবং তার কাছ থেকে এ মর্মে প্রতিশ্রুতি নেন যে, সে তিন রাত পর তৃতীয় সকালে উট দু'টোকে নিয়ে সে সাওর গুহায় পৌছে যাবে। (সুতারাং প্রতিশ্রুতি অনুসারে সে এসে গেল) তারপর নবী (স) ও আবু বকর (রা) তাঁর সাথে আবু বকরের গোলাম আমের ইবনে ফুহাইরাহ ও পথচালকটি যাত্রা করল। পথচালক তাদেরকে উপকূলের পথ ধরে নিয়ে চলল।

সুরাকাহ ইবনে মালেক ইবনে জুশুম বলেন, কাফের কুরাইশদের দূতরা আমাদের কাছে আসল। রসূলুল্লাহ (স) ও আবু বকর (রা) উভয়ের প্রত্যেককে যে কেউ হত্যা করবে কিংবা বন্দী করবে তার জন্য তারা (একশ উট) পুরস্কার ঘোষণা করল। একদিন আমি আমাদের বনী মুদলিজ কওমের এক মজলিসে বসেছিলাম। এমন সময় ঐ কওমেরই একজন লোক এসে আমাদের মাধ্যে দাঁড়াল। আমরা তখন বসেছিলাম। লোকটা বলল, হে সুরাকাহ! আমি এই মাত্র উপকূলের পথে কয়েকজন লোককে দেখলাম। আমার ধারণা তারা মুহাম্মদ ও তার সঙ্গীরাই হবেন। সুরাকাহ বলেন, আমি বুঝতে পারলাম যে, তারাই হবেন। কিন্তু আমি তাকে মিথ্যা বললাম ঃ ঐ লোকগুলো তারা নয়। বরং তুমি অমুককে ও অমুককে দেখছ, তারা আমাদের চোখের সামনে দিয়েই গিয়েছে।

অতপর কিছুক্ষণ আমি ঐ মজলিসে থাকলাম। তারপর উঠে গিয়ে ঘরে প্রবেশ করলাম এবং আমার কিশোরী দাসীকে আদেশ করলাম যেন সে আমার ঘোড়াটাকে বের করে নিয়ে ঢিবির আড়ালে গিয়ে ঘোড়াটাকে ধরে দাঁড়িয়ে থাকে। তারপর আমি আমার বর্শাটাকে নিয়ে বাড়ির পেছন দিক দিয়ে বেরিয়ে পড়লাম। আমি বর্শা ফলকের গোড়ার দিকটা নীচু করে ধরে এবং সূচাল দিকটা মাটির উপর রেখা টানতে টানতে আমার ঘোড়ার কাছে এসে পৌছলাম। অতপ্র ঘোড়ায় চড়ে আমি তাকে দ্রুত ছুটালাম। সে আমাকে নিয়ে কদম তালে চলতে লাগল। যখন আমি তাদের [নবী (স) ও আবু বকর (রা)] নিকটর্তী হলাম তখন আমাকে নিয়ে ঘোড়াটি হোঁচট খেয়ে পড়ে গেল। ফলে আমি যোড়া থেকে ছিটকে পড়লাম আমি তাড়াতাড়ি উঠে দাড়ালাম এবং তুনীরে হাত ঢুকিয়ে (ভাগ্য নিরূপনের) তীরগুলো বের করলাম। তারপর ঐ তীর দিয়ে এ মর্মে ভাগ্য পরীক্ষা করলাম যে, আমি তাদের ক্ষতি করতে পারব কিনা। কিন্তু আমার যা অপসন্দ তা-ই প্রকাশ পেল। তবু আমি তীরগুলোর ইঙ্গিত উপেক্ষা করে ঘোড়ার পিঠে আরোহণ করলাম। ঘোড়া আমাকে নিয়ে কদম তালে চলতে লাগল। অবশেষে আমি বসুৰুল্লহে (স)-এর কুরআন পাঠ ভনতে পেলাম। তিনি কোনদিকে তাকাচ্ছেন না। কিন্তু আবু বকর (রা) খুব বেশী এদিক ওদিক তাকাচ্ছিলেন। এমন সময় আমার ঘোড়ার সামনের পা দুটো হাঁটু পর্যন্ত মাটিত্রে গেড়ে গেল এবং আমি তার ওপর থেকে ছিটকে পড়লাম। আমি ঘোড়াটাকে ধমক দিলে সে উঠে দাঁড়াতে চেষ্টা করল। কিন্তু সে তার সামনের পা দু'টোকে বের করতে। সক্ষম হচ্ছিল না। অবশেষে ঘোড়াটি যখন উঠে সোজ। হয়ে দাড়াল তখন হঠাৎ তার সম্মুখস্থ পদদ্বয়ের চিহ্ন থেকে ধোঁয়ার ন্যায় ধুলি মেঘ উচ্চে আসমান পর্যন্ত ছেয়ে গেল। আমি আবার তীর দিয়ে ভাগ্য পরীক্ষা করলাম কিন্তু এবারও আমার যা অপসন্দ তা-ই

প্রকাশ পেল। তখন আমি তাদেরকে নিরাপত্তার কথা বলে আহবান জানালাম। এবার তাঁরা থামলেন এবং আমি ঘোড়ায় চড়ে শেষ পর্যন্ত তাঁদের কাছে এসে পৌছলাম। (ইতিপূর্বে) তাঁদের কাছে পৌছাবারকালে যখন আমি বাধা বিপত্তির সমুখীন হয়েছিলাম, তখনি আমার মনে এ কথাটা উদয় হয়েছিল যে, রসূলুক্লাহ (স)-এর ব্যাপারটা খুব শীগগীরই ব্যাপক আকার ধারণ করবে। তাই আমি তাঁকে বললাম, আপনার কওম কুরাইশ আপনার ব্যাপারে পুরস্কার ঘোষণা করেছে। (তাছাড়া কুরাইশদের) লোকেরা তাঁর ব্যাপারে যে ইচ্ছা পোষণ করত সে সংবাদও আমি তাদেরকে জানিয়ে দিলাম এবং তাদের সামনে আমি পাথেয় ও অন্যান্য সামগ্রী পেশ করলাম। কিন্তু তাঁরা আমার কোন কিছুই গ্রহণ করলেন না এবং আমার কাছে কিছুই চাইলেন না। তথু এতটুকু বললেন যে, আমাদের ব্যাপারটা গোপন রেখ। তারপর আমাকে একটা নিরাপত্তা লিপি লিখে দিতে আমি রসূলুল্লাহ (স)-এর কাছে প্রার্থনা জানালাম। তিনি আমের ইবনে ফুহাইরাকে আদেশ করলে সে এক টুকরো চামড়ায় তা আমাকে লিখে দিল। অতপর রসূলুল্লাহ (স) পুনরায় যাত্রা ওরু করলেন। ইবনে শিহাব উরওয়া ইবনে যুবাইর থেকে বর্ণনা করেছেন যে, পথিমধ্যে একদল মুসলিম উষ্ট্রারোহীর দলে যুবাইরের সাথে নবী (স)-এর সাক্ষাত ঘটে। এরা সিরিয়া থেকে প্রত্যাবর্তনকারী ব্যবসায়ী দল ছিল। যুবাইর রসূলুল্লাহ (স) ও আবু বকরকে সাদা রঙের কাপড় পরতে দিলেন।

এদিকে মদীনার মুসলমানরা রস্লুল্লাহ (স)-এর মক্কা থেকে বেরিয়ে আসার খবর শুনতে পেল। তাই তারা প্রতিদিন সকাল বেলা কঙ্করময় ভূমিতে গিয়ে তাঁর জন্য অপেক্ষা করত এবং দুপুরের রোদের তাপে ফিরে যেতে বাধ্য হতো। অবশেষে একদিন দীর্ঘক্ষণ অপেক্ষা করার পর তারা ফিরে গেল এবং নিজ নিজ ঘরে গিয়ে আশ্রয় নিল। এক ইন্থদী কোন এক উর্চু দালান থেকে কি যেন নিরীক্ষণ করছিল। এমন সময় সে রস্লুল্লাহ (স) ও তাঁর সঙ্গীদেরকে সাদা পোশাক পরিহিত অবস্থায় মরীচিকা ভেদ করে আসতে স্পষ্ট দেখতে পেল। তখন ইন্থদী লোকটা উচ্চস্বরে চীৎকার দিয়ে এ কথাটা না বলে থাকতে পারল না—হে আরব জাতি! যে সৌভাগ্যের জন্য তোমরা প্রতীক্ষা করছিলে এই তো সেই সৌভাগ্য। এ কথা শুনে মুসলমানরা ব্যস্ত হয়ে সমস্ত হাতিয়ার তুলে নিল এবং মদীনার বাইরে কন্ধরময় স্থানটির অপর পারে রস্লুল্লাহ (স) এর সাথে সাক্ষাত করল। রস্লুল্লাহ (স) তাদেরকে সাথে নিয়ে ডান দিকের পথ ধরে চলতে লাগলেন এবং বনী আমর ইবনে আওফ গোত্রে গিয়ে অবতরণ করলেন। সেদিনটা ছিল রবিউল আউয়াল মাসের কোন এক সোমবার।

তারপর আবু বকর লোকদের জন্য দাঁড়ালেন এবং রস্লুল্লাহ (স) চুপচাপ বসে রইলেন। আনসারদের যারা রস্লুল্লাহ (স)-কে দেখেনি তারা এসে আবু বকরকে সালাম করতে লাগল। অরশেষে রস্লুল্লাহ (স)-এর ওপর যখন রোদের তাপ পড়ল এবং আবু বকর (রা) এগিয়ে এসে নিজ চাদর দিয়ে তাঁকে ছায়া করলেন তখন লোকেরা রস্লুল্লাহ (স)-কে চিনতে পারল। রস্লুল্লাহ (স) বনী আমর ইবনে আওফ গোত্রে দশ দিনের কিছু বেশী সময় অবস্থান করেন এবং ঐ মসজিদটির ভিত্তিপ্রস্তুর স্থাপন করেন যার ভিত্তি কুরআনের ভাষায় তাকওয়ার ওপর প্রতিষ্ঠিত এবং রস্লুল্লাহ (স) তাতে নামায আদায় করেন।

তারপর তিনি নিজ উষ্ট্রীর পিঠে চড়ে যাত্রা করলেন। লোকেরা তার সাথে হেঁটে চলল। অবশেষে উষ্ট্রীটি মদীনায় রসূলুল্লাহ (স)-এর মসজিদের (অর্থাৎ বর্তমান মসজিদে নববীর) নিকটে বসে পড়ল। ঐ স্থানটাতে সে সময় কিছু মুসলিম নামায পড়ত এবং ঐ স্থানটা ছিল আস'আদ ইবনে যুরারার আশ্রয়ে প্রতিপালিত সুহাইল ও সহল নামক দু'জন এতীম বালকের খেজুর শুকাবার খামার। রসূলুল্লাহ (স)-এর উষ্ট্রীটা যখন তাঁকে নিয়ে বসে পড়ল, তখন তিনি বললেন ঃ ইনশাআল্লাহ এটাই আমার আবাসস্থল হবে।

তারপর রস্লুল্লাহ (স) বালক দুটোকে ডেকে পাঠান এবং মসজিদ তৈরীর উদ্দেশ্যে তিনি তাদের কাছে ঐ থামার জমিটার দাম জানতে চান। তথন তারা বললঃ হে আল্লাহর রসূল! দাম নয়, আমরা বরং এ জমিটা আপনাকে দান করে দিছি। কিন্তু রসূলুল্লাহ (স) তাদের কাছ থেকে দান হিসেবে গ্রহণ করতে অস্বীকার করলেন। অবশেষে তিনি তাদের কাছ থেকে জমিটা থরিদ করে নিলেন। তারপর তিনি সেখানে মসজিদ নির্মাণ করলেন। নির্মাণকালে লোকদের সাথে রসূলুল্লাহ (স) ইট বহন করতে থাকেন। ইট বহনকালে তিনি বলতেনঃ "হে আমাদের রব! এ বোঝা বহন খায়নরের বোঝা বহন নয়! এ বোঝা বহন অতীব পুণ্যময় ও অত্যন্ত পবিত্র কাজ!" তিনি আরো বলতেনঃ "নিশ্চয়ই পরকালের প্রতিদানই প্রকৃত প্রতিদান। সুতরাং হে আল্লাহ আনসার ও মুহাজিরদের প্রতি রহম করন।" অতপর তিনি জনৈক মুসলিম কবির কবিতা পড়েন, যার নাম আমাকে বলা হয়নি। রাবী ইবনে শিহাব বলেন, রসূলুল্লাহ (স) উপরোক্ত কবিতাগুলো ছাড়া অপর কোন পূর্ণাক্ত কবিতা পড়েছেন বলে আমার জানা নেই।

٣٦١٩ عَـنَ اَسْمَاءَ صَنَعْتُ سُفُرَةً لِلنَّبِيِ وَابِي بَكْرٍ حِيْنَ اَرَادَا الْمَدِينَةَ فَقُلُتُ يُكَرٍ حِيْنَ اَرَادَا الْمَدِينَةَ فَقُلُتُ يُعْمَلُتُ فَسُمِّيْتُ ذَاتَ اللَّمَاقَيْنِ مَا اَجِدُ شَيْئًا اَرْبِطُهُ الِاَ نِطَاقِي قَالَ فَشُفَّيْهِ فَفَعَلْتُ فَسُمِّيْتُ ذَاتَ النَّطَاقَيْنِ .

৩৬১৯. আসমা বিনতে আবু বকর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী (স) ও আবু বকর (রা) যখন মদীনায় যেতে মনস্থ করলেন, তথন আমি তাদের জন্য খাবার প্রস্তুত করলাম এবং (তা চামড়ার একটা থলেতে পুরে) আমার বাবা আবু বকর (রা)-কে বললাম, এর মুখ বাঁধার জন্য আমার কোমরবন্দ ছাড়া আমি আর কিছুই পাছি না। তিনি আবু বকর (রা)] বললেন ঃ তাহলে ওটা চিরে ফেল। আমি তাই করলাম। তখন থেকে আমার নাম হয়ে গেল—"যাতুন নিত্রিকাইন" (দু' কোমরবন্দ বিশিষ্ট।)

৩৬২০. বারাআ ইবনে আয়েব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী (স) যখন মদীনার দিকে রওনা করলেন, তখন সুরাকাহ ইবনে মালেক ইবনে জুশুম পেছন থেকে তাঁকে অনুসরণ করতে লাগলেন। নবী (স) তাকে বদদোয়া করলেন। ফলে, তার ঘোড়াটা তাকে নিয়ে মাটিতে গেড়ে গেল। সে বলল, আমার জন্য আল্লাহর কাছে দোয়া করুন। আমি আপনার কোনরপ ক্ষতি করব না। তিনি তখন তার জন্য দোয়া করেন। রাবী বলেন, (পথিমধ্যে) রসূলুল্লাহ (স) পিপাসার্ত হয়ে পড়েন। তখন তিনি এক রাখালের নিকট দিয়ে যাচ্ছিলেন। আবু বকর (রা) বলেন ঃ আমি একটা পিয়ালা নিয়ে তাতে (ঐ রাখালের বকরী থেকে) কিছু দুধ দোহন করে তার কাছে নিয়ে এলাম। তিনি তা পান করলেন। এতে আমি ভারী খুশী হলাম।

٣٦٢١ عَــن اَسْمَاءَ اَنَّهَا حَمَلَتُ بِعَبْدِ اللهِ ابْنِ النَّبْيْرِ قَالَتُ فَخَرَجْتُ وَانَا مَتِمَّ فَاتَيْتُ بِهِ النَّبِيِّ فَوَضَعْتُهُ مَتِمَّ فَاتَيْتُ بِهِ النَّبِيِّ فَوَضَعْتُهُ فَاتَيْتُ بِهِ النَّبِيِّ فَوَضَعْتُهُ فَلَاثُهُ بِقُبَاءٍ فَوَلَدْتُهُ بِقُبَاءٍ ثُمَّ اَقَلَ فِي فَيْهِ فَكَانَ اَلَّا شَيْءٍ دَخَلَ فِي فَيْهِ فَكَانَ اللهِ عَمْرَةٍ فَمَ ضَغَهَا ثُمَّ تَقُلُ فِي فَيْهِ فَكَانَ اللهِ سَنُولِ اللهِ عَنْ حَنْكَهُ بِتَمْرَةً ثُمَّ دَعًا لَهُ وَبَرَّكَ عَلَيْهِ وَكَانَ اَوَّلَ مَوْلُودٍ وَلِدَ فِي الْاسْلَامِ تَابَعَهُ خَالِدُ بْنُ مَخْلَد عَنْ عَلِيِّ ابْنِ مُسْهِرٍ عَنْ هِشَامٍ مَوْلُودٍ وَلِدَ فِي الْاسْلَامِ تَابَعَهُ خَالِدُ بْنُ مَخْلَد عَنْ عَلِيِّ ابْنِ مُسْهِرٍ عَنْ هِشَامٍ عَنْ الْمِيهِ عَنْ اللهِ عَلْمَ اللهِ عَنْ عَلَيْ اللهِ عَنْ اللهِ عَلْهُ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَلَيْهُ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَنْ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَنْ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ عَنْ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَالِهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ عَنْ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى

৩৬২১, আসমা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি আবদুল্লাহ ইবনে যুবাইরকে গর্ভে নিয়ে হিজরত করেন। তিনি বলেন, আমি পূর্ণ গর্ভাবস্থায় (মক্কা থেকে) বের হলাম। অতপর মদীনা আসার পর কুবা নামক স্থানে অবতরণ করলাম এবং কুবাতেই আবদুল্লাহ ভূমিষ্ঠ হলো। তারপর আমি তাকে নিয়ে নবী (স)-এর কাছে গেলাম এবং তাকে তার কোলে রাখলাম। তখন তিনি খুরমা আনলেন এবং তা চিবুতে লাগলেন। তারপর আবদুল্লাহর মুখের মধ্যে থুথু দিলেন। ফলে রস্লুলুাহ (স)-এর থুথুই সর্বপ্রথম তার পেটে প্রবেশ করল। তারপর তিনি তার চিবান খুরমা শিশুর তালুতে ঘমে দিলেন। অতপর তার জন্য দোয়া করলেন এবং তার জন্য বরকত কামনা করলেন। আর এটাই ছিল মদীনাতে প্রথম শিশু। খালেদ ইবনে মাখলাদ আলী ইবনে মুসহির, হিশাম ও আবু হিশামের বরাত দিয়ে অনুরূপ একটা হাদীস আসমা থেকে এভাবে বর্ণনা করেছেন যে, আসমা গর্ভাবস্থায় নবী (স)-এর নিকট হিজরত করেন।

٣٦٢٢ عَنْ عَائِشَةً قَالَتُ اَوَّلُ مَوْلُوْدٍ وَلِدَ فِي الْاسْلَامِ عَبُدُ اللَّهِ بَنُ الزُّبِيْرِ اَتُوْا بِهِ النَّبِيِّ فَأَخَذَ النَّبِيُّ تَمْرَةً فَلاَكَهَا ثُمَّ اَدْخَلَهَا فِي فَيْهِ فَاَوَّلُ مَا دَخَلَ بَطْنَهُ رِيْقُ النَّبِيُّ ـ ـ

৩৬২২ আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, মুসলমানদের মধ্যে সর্বপ্রথম যে শিশুটি জন্মগ্রহণ করে সে হলো আবদুল্লাহ ইবনে যুবাইর। তাকে নবী (স)-এর নিকট আনা হলো। নবী (স) তখন একটা খুরমা নিয়ে চিবুলেন। তারপর এটা তার মুখের মধ্যে পুরে দিলেন। ফলে সর্বপ্রথম যে জিনিসটা তার পেটে প্রবেশ করল তা ছিল নবী (স)-এর থুখু।

٣٦٢٣ عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكِ قَالَ ٱقْبَلَ نَبِيُّ اللَّهِ ﷺ إِلَى الْمُدِينَة وَهُو مُرْدفُ أَبَا بَكْرٍ وَٱبُّوْ بَكْرٍ شَيْخٌ يُعْرَفُ وَنَبِيُّ اللَّهِ ﷺ شَابٌّ لاَ يُعْرَفُ قَالَ فَيَلْقَى الرَّجُلُ اَبَا بَكْرِ فَيَقُوْلُ يَا اَبًا بَكْرٍ مَنْ هٰذَا الرَّجُلُ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْكَ فَيَقُولُ هٰذَا الرَّجُلُ يَهْدِيْنِي السَّبِيلَ قَالَ فَيَحْسِبُ الْحَاسِبُ أَنَّهُ انَّمَا يَعْنِي الطَّرِيقَ وَانَّمَا يَعْني سَبِيْلَ الْخَيْرِ فَالْتَفَتَ اَبُقُ بَكْرٍ فَاذَاهُوَ بِفَارِسٍ قَدُ لَحِقَّهُمْ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهُ هَــذَا فَارِسٌ قَدْ لَحِقَ بِنَا فَالْتَفَتَ نَبِيَّ اللَّهِ ﴿ فَقَالَ اَللَّهُمَّ اِصْرَعُهُ فَصَرَعَــهُ الْفَــرَسُ ثُمَّ قَامَتُ تُحَمَّحِمُ فَقَالَ يَا نَبِيَّ اللَّهِ ﷺ مُرْنِيْ بِمَ شَيْتَ قَالَ فَقِفَ مَكَانَكَ لاَ نَتْرُكُنَّ اَحَدًا يَلْحَقُ بِنَا قَالَ فَكَانَ اَوَّلَ النَّهَارِ جَاهِدًا عَلَى نَبِيَ اللَّه عَنْ وَكَانَ اخْرَ النَّهَارِ مَسْلَحَةً لَهُ فَنَزَلَ رَسُولُ اللَّهِ عَنْ جَانِبَ الْحَرَّة ثُمَّ بَعَثَ الِي الْأَنْصَارِ فَجَازُا اللَّهِ نَبِيَّ اللَّهِ ﷺ فَسَلَّمُوا عَلَيْهُمَا وَقَالُوا أَرْكَبًا اَمنَيْن مُطَاعَيْنِ فَرَكِبَ نَبِيَّ اللَّهِ ﷺ وَٱبُو بَكْسِرٍ وَجَفَّوا دُونَهُمَا بِالسَّسِلاَحِ فَقَيْلَ في الْمَديْنَة جَاءَ نَبِيَّ اللَّه جَاءَ نَبِيُّ اللَّه ﷺ فَاشْرَفُوا يَنْظُرُوْنَ وَيَقُوْلُونَ جَاءَ نَبِيَّ اللهِ جَاءَ نَبِيَّ اللهِ فَٱقْبَلَ يَسِيْرُ حَتَّى نَزَلَ جَانِبَ دَارِ اَبِي اَيُّـوْبَ فَانَّـهُ لَيُحَدَّثُ آهَلَهُ اذْ سَمَعَ بِهِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَلَامِ وَهُوَ فَيْ نَخْلِ لاَهْلِهِ يَخْتَرِفُ لَهُمّ فَعَجلَ أَنْ يَضْعَ (يَضْمُّ) الَّذَيْ يَخْتَرِفُ لَهُمْ فَيْهَا فَجَاءَوَهِيَ مَعَهُ فَسَمِعَ مِنْ نَبِيَّ اللَّهِ َ ثُمَّ رَجَعَ الِي اَهْلِهِ فَقَالَ نَبِيَّ اللَّهِ ﴿ أَيُّ بُيُّوتَ اَهْلِنَا اَقْرَبُ فَقَالَ اَبُـقُ اَيُّوبَ اَنَا يَا نَبِئُّ اللَّه هٰذه دَارِي وَهٰذَا بَابِي قَالَ فَانْطَلَقَ فَهَيِّئُ لَنَا مَقَيْلاً قَالَ قُوْمَا عَلَى بَرَكَةِ اللَّهِ فَلَمَّا جَاءَ نَبِيَّ اللَّهِ ﴿ جَاءَ عَبْدُ اللَّهِ بُنُ سَــلاَمٍ فَقَالَ اَشْهَدُ اَنَّكَ رَسُلُولُ اللَّهِ وَاَنَّكَ جِئْتَ بِحَقِّ وَقَدْ عَلِمْتُ يَهُوْدُ اَنِّي سَيِّدُهُمْ وَابْنُ سَيَدهمْ وَٱعْلَمُهُمْ وَابْنُ ٱعْلَمِهمْ فَادْعُهُ مَ فَاسَالْهُمْ عَنِّي قَبْلَ أَنْ يَعْلَمُوا أَنِّي قَدُّ اَسْلَمْتُ فَانَّهُمْ انْ يَعْلَمُوا انَّى قَدُ اَسْلَمْتُ قَالُوا فِيَّ مَالَيْسَ فِيَّ فَأَرْسَلَ نَبِيَّ اللّهِ صَّ فَأَقْبِلُوا فَدَخَلُوا عَلَيْهِ فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَا مَفْشَرَ الْيَهُــُود وَيُلَكُمُّ إِنَّقُوا اللَّهَ فَوَاللَّهِ الَّذِي لاَ اللهَ الاَّ هُوَ انَّكُمْ لَتَعْلَمُوْنَ اَنِّي رَسُولُ اللهِ ﴿ حَقًّا وَانِّي

جِنْتُكُمْ بِحَقِّ فَأَسَلِمُواْ قَالُواْ مَا نَعْلَمُهُ قَالُواْ لِلنَّبِيِ فَالَهَا تَلاَثَ مِرَارٍ قَالَ فَأَيُّ رَجُلٍ فِيْكُمْ عَبْدُ اللَّه بَنُ سَلَامٍ قَالُواْ ذَاكَ سَيِّدُنَا وَابْنُ سَيِّدِنَا وَاَعْلَمُنَا وَابْنُ الْمَانَ وَابْنُ سَيِّدِنَا وَاَعْلَمُنَا وَابْنُ الْمَانَ وَابْنُ سَيِّدِنَا وَاَعْلَمُنَا وَابْنُ الْمَامَ قَالُ اَفَرَأَيْتُم انْ اللهِ مَا كَانَ لِيُسْلِمَ قَالَ اَفَرَأَيْتُم انْ اللهِ مَا كَانَ لِيسْلِمَ قَالُ اللهِ مَا كَانَ لِيسْلِمَ قَالَ اللهِ مَا كَانَ لِيسْلِمَ قَالُ اللهِ مَا كَانَ لِيسُلِمَ قَالَ يَا مَعْشَرَ الْيَهُ وَانَّهُ مَا كَانَ لِيسُلِمَ قَالَ يَا مَعْشَرَ الْيَهُ وَانَّهُ مَا كَانَ لِيسُلِمَ قَالَ يَا مَعْشَرَ الْيَهُ وَانَّهُ مَا كَانَ لِيسُلِمَ قَالُ اللهِ وَانَّهُم لَتَعْلَمُونَ اللهُ وَالله وَالله وَانَّهُ جَاءَ الله وَالله وَانَّهُ مَا كَانَ لِللهِ وَانَّهُ مَا كَانَ لِللهِ وَانَّهُ مَا كَانَ لِيُسْلِمَ قَالُوا كَذَبْتَ فَأَلْوا كَذَبْتَ فَأَخْرَجَهُمْ رَسُولُ الله وَانَّكُم لَتَعْلَمُونَ الله وَالله وَالله وَانَّهُ جَاءَ بَحَقّ فَقَالُوا كَذَبْتَ فَأَكُوا كَذَبْتَ فَأَكُوا كَذَبْتَ فَأَخْرَجَهُمْ رَسُولُ الله الله وَالله وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَالله وَاللّه وَالله وَاللّه وَالله وَالله وَالله وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَالله وَالله وَاللّه وَالله وَاللّه وَال

৩৬২৩, **আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত। তি**নি বলেন, নবা (স) মদীনা যাত্রা করেছেন। তাঁর পেছনে চলছেন আবু বকর (রা)। আবু বকর (রা)-কে একজন বয়োবৃদ্ধ<sup>৮৬</sup> ব্যক্তি মনে হতো এবং তিনি সাধারণভাবে পরিচিত ছিলেন ৷ আর নবী (স)-কে যুবক মনে হতো এবং সাধারণভাবে তিনি অপরিচিত ছিলেন। তাই যে লোকটির সাথেই আবু বকরের দেখা হতো সেই জিজ্জেস করতো, হে আবু বকর (রা) ! তোমার সামনের লোকটা কে ? তিনি জবাব দিতেন, এলোকটা আমাকে পথ দেখিয়ে দিছে । রাবী বলেন, এতে প্রশ্নকর্তা পথ অর্থে সাধারণ পথকেই বুঝে নিত। অথচ আবু বকর (রা) পথ অর্থে সত্য ও দ্যায়ের পথকেই বোঝাতেন। একস্থানে এসে আবু বকর (রা) পেছন ফিরে তাকালেন। দেখলেন যে, এক ঘোড় সওয়ার তাঁদের দিকেই আসছে। তিনি বললেন, হে আল্লাহর রসূল ! এই ঘোড় সওয়ার আমাদের দিকে আসতে চাচ্ছে। নবী (স) তখন পিছনে ফিরে তাকালেন এবং বললেন ঃ হে আল্লাহ ! তাকে পর্যুদন্ত করুন। তৎক্ষণাৎ ঘোড়াটি তাকে নীচে ফেলে দিল। তারপর ঘোডাটি দাঁড়িয়ে হ্রেস্বা ধ্বনি দিতে লাগল। তখন ঘোড়সওয়ার লোকটি বলল, হে আল্লাহর নবী ! আপনার যা ইচ্ছা আমাকে হুকুম করুন। তিনি বললেন ঃ তুমি স্বস্থানে দাঁড়িয়ে থাক এবং কাউকে আমাদের কাছে আসতে দেবে না। রাবী আনাস বলেন আল্লাহর কী লীলা ঃ লোকটা সকালে ছিল নবী (স)-এর শক্র আর বিকেলে হয়ে গেল তার বন্ধ্ব-রক্ষী। তারপর রস্পুল্লাহ (স) "হিররা"-এর নিকটে এসে অবতরণ করলেন এবং আনসারদেরকে ডেকে পাঠালেন। তারা নবী (স)-এর নিকট এলেন এবং তাঁদের দু জনকে সালাম করলেন। তারপর আরজ করলেন ঃ আপনারা সওয়ার হয়ে চলুন। আপনাদের হেফাজত ও আনুগত্য করা হবে। তখন নবী (স) ও আবু বকর (রা) উটের পিঠে সওয়ার হলেন এবং আনসাররা তাঁদের দু'জনকে হাতিয়ার দিয়ে পরিবেষ্টন করে রাখলেন। যখন তারা মদীনায় এসে পৌছলেন তখন মদীনায় প্রচার হলোঃ আল্লাহর নবী এসেছেন ! আল্লাহর নবী এসেছেন ! লোকেরা উঁচু জায়গায় উঠে দেখতে লাগল আর উচ্চস্বরে বলতে লাগল ঃ আল্লাহর নবী এসেছেন ! আল্লাহর নবী এসেছেন ! নবী (স) বরাবর সামনের দিকে

৮৬. মূলত নবী (স)-এর বয়স আবু বকরের চাইতে <u>অধি</u>ক ছিল। কিন্তু আবু বকর (রা)-এর চূলদাড়ি অধিক সাদা হয়ে গিয়েছিল বলে বাহ্যত নবী (স)-এর চাইতে আবু বকর (রা)-কে অধিক বয়েসী মনে হতো।

এন্থতে থাকলেন। অবশেষে আবু আউয়ুব আনসারীর বাড়ির নিকটে এসে অবতরণ করলেন। আবু আউয়ুব আনসারী তখন তার পরিবারের লোকদের সাথে কথা বলছিলেন। এ সময় আবদুল্লাহ ইবনে সালাম (ইয়াহুদী আলেম) নবী (স)-এর আগমনের খবর তনতে পেলেন। তিনি তখন তার বাগানে খেজুর পাড়ছিলেন। খবরটা তনেই তিনি পাড়া খেজুরগুলো তাড়াতাড়ি কুড়িয়ে নিয়ে তা সাথে করেই নবী (স)-এর কাছে চলে আসলেন এবং নবী (স)-এর মুখ নিঃসৃত কিছু কথাবার্তা তনে আবার ঘরে ফিরে গেলেন। নবী (স) জিজ্ঞেস করলেন ঃ আমাদের লোকদের মধ্যে কার বাড়ি এখান থেকে অধিকতর নিকটে। আবু আউয়ুব আনসারী বললেন ঃ হে আল্লাহর রসূল ! আমিই অধিক নিকটে। এই যে আমার বাড়ি আর এটা আমার বাড়ির দরজা। তিনি বললেন ঃ ষাও এবং আমাদের বিশ্রামের ব্যবস্থা কর। আবু আউয়ুব আনসারী বললেন ঃ আল্লাহ বরকত দান করুন ---আপনারা চুলুন। তারপর নবী (স) যখন আবু আউয়ুবের ঘরে এসে পৌছলেন, তখন আবদুল্লাহ ইবেন সালাম আবার আসলেন এবং বললেন ঃ আমি সাক্ষ দিচ্ছি যে, আপনি আল্লাহর রসুল ! আপনি সত্য দীন নিয়ে এসেছেন। ইহুদী সম্প্রদায় খুব ভাল করেই জানে যে, আমি তাদের নেতা এবং তাদের নেতার ছেলে। আমি তাদের মধ্যে বড় আলেম এবং বড় আলেমের ছেলে। আপনি তাদেরকে ডাকুন এবং আমার ইসলাম গ্রহণের খবরটা তারা জানার পূর্বেই আমার সম্পর্কে তাদেরকে জিজ্ঞেস করুন। কেননা যদি তারা জানতে পারে যে, আমি ইসলাম কবুল করেছি তাহলে তারা আমার ব্যাপারে এমন সব কথা বলবে যা আমার মধ্যে নেই। তখন নবী (স) তাদেরকে ডেকে পাঠান। তারা এসে নবী (স)-এর খিদমতে হাজির হলো। রসূলুল্লাহ (স) তাদেরকে বললেন ঃ হে ইহুদী সম্প্রদায় । তোমরা ধাংসের মুখোমুখি। সুতরাং আল্লাহকে ভয় কর। সেই সন্তার কসম, যিনি ছাড়া আর কোন উপাস্য নেই, তোমরা নিকয়ই জান যে, আমি আল্লাহর সাচ্চা রসূল এবং সাচ্চা দীন নিয়ে তোমাদের কাছে এসেছি। সুতরাং তোমরা মুসলিম হয়ে যাও। তারা বলল, আমরা এটা জানি না। একথা নবী (স)-কে তারা তিনবার বলল। নবী (স) বললেন ঃ আচ্ছা বলতো, আবদুল্লাহ ইবনে সালাম তোমাদের মাঝে কেমন লোক ? তারা বলল, তিনি তো আমাদের নেতা ও নেতার ছেলে এবং আমাদের মাঝে শ্রেষ্ঠ আলেম ও শ্রেষ্ঠ আলেমের ছেলে। নবী (স) বললেনঃ আচ্ছা বলতো, যদি সে ইসলাম গ্রহণ করে তবে কেমন হবে ? তারা বলল, আল্লাহ না করুন, তিনি কিছুতেই ইসলাম গ্রহণ করতে পারেন না । তিনি আবার বললেন ঃ আচ্ছা বলতো সে যদি ইসলাম এহণ করে ! তারা বলল ঃ আল্লাহ না করুন। তিনি কখনো ইসলাম গ্রহণ করতে পারেন না। তিনি পুনরায় বললেন ঃ আচ্ছা বলতো, যদি সে ইসলাম গ্রহণ করে ! তারা বলল ঃ আল্লাহ না করুন, তিনি ইসলাম গ্রহণ করতে পারেন না। তখন নবী (স) বললেন ঃ হে ইবনে সালাম ! একটু এদের সামনে এসো। তিনি বেরিয়ে এলেন এবং ইহুদীদেরকে বললেন, হে ইহুদী সম্প্রদায় ! আল্লাহকে ভয় কর। সেই সতার কসম, যিনি ছাড়া অন্য কোন উপাস্য নেই, তোমরা নিক্য়ই জান, ইনি আল্লাহর রসুল এবং তিনি সত্য দীন নিয়ে এসেছেন। একথা তনে তারা বলে উঠল ঃ তুমি মিথ্যাবাদী। তখন রসূলুল্লাহ (স) তাদেরকে সেখান থেকে বের করে দিলেন।

٣٦٦٤ عَـنُ عُمَرَ بَنِ الْخَطَّابِ قَالَ كَانَ فَرَضَ لِلْمُهَاجِرِيْنَ الْأَوَّلِيْنَ اَرْبَعَـةَ الْآفِ فِي الْمُهَاجِرِيْنَ الْآوَالِيْنَ اَرْبَعَـةَ الْآف فِخْمُسَمَانَةٍ فَقَيْلَ لَهُ هُوَ مِـنَ الْلُهَاجِرِيْنَ فَلَمَ نَقَيْلَ لَهُ هُوَ مِـنَ الْلُهَاجِرِيْنَ فَلَمَ نَقَصْتَهُ مِنْ اَرْبَعَةِ الْآف فقَالَ انِّمَا هَاجَرَ بِهِ اَبُواهُ يَقُولُ لَيْسَ هُو كَمَنْ هَاجَرَ بِنِفْسِهِ ـ

৩৬২৪. উমর ইবনে খান্তাব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, প্রথম পর্যায়ের মুহাজিরদের জন্য তিনি (বার্ষিক) চার হাজার দিরহাম (ভাতা) নির্ধারণ করেন আর (তাঁর ছেলে) আবদুল্লাহ ইবনে উমরের ভাতা নির্ধারণ করেন তিন হাজার পাঁচশ দিরহাম। তখন তাঁকে জিজ্ঞেস করা হলো তিনিও তো মুহাজির। আপনি তার ভাতা চার হাজার থেকে কম করলেন কেন ? তিনি জবাব দিলেন ঃ সে তো তার বাবা মার সাথে হিজরত করেছে। তিনি বলতে চাচ্ছিলেন যে, সে তাদের মত নয় যারা একাকী স্বেচ্ছায় হিজরত করেছে।

٣٦٢٥ عَن خَبَّابِ قَالَ هَاجَرِنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ

৩৬২৫. খাব্বাব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা রস্পুল্লাহ (স)-এর সাথে হিচ্করত করেছি।

٣٦٢٦ عَنْ خَبَّابٍ قَالَ هَاجَرْنَا مَعْ رَسُولِ اللهِ ﷺ نَبْتَغِيْ وَجَهَ اللهِ وَوَجَبَ اَجُرُهُ اللهِ عَلَى اللهِ فَمَنَّا مَنْ مَضْى لَمْ يَأْكُلُ مِنْ اَجْرِهِ شَيْئًا مِنْهُمْ مُصْعَبُ بْنُ عُمَيْرٍ قُتِلَ يَصُمَّ الْحَدُ فَلَمْ نَجِدُ شَيْئًا نُكَفْنُهُ فِيهِ اللَّا نَمْيْرَةً كُنَّا اذَا غَطَّيْنَا بِهَا عُمَيْرٍ قُتِلَ يَسُومُ اللهِ عَلَيْنَا بِهَا رَأْسَهُ خَرَجَ رَأْسَهُ فَأَمَرَنَا رَسُولُ اللهِ عَالَى رَجَلَيْهِ خَرَجَ رَأْسَهُ فَأَمْرَنَا رَسُولُ اللهِ عَالَى نَعْطَى رَجَلَيْهِ مِنْ اذْخِرٍ وَهِنَّا مَنْ آيْنَعَتْ لَهُ ثَمَرَتُهُ فَهُو يَهُدُهُ لَكُومُ مَنْ آيْنَعَتْ لَهُ ثَمَرَتُهُ فَهُو يَهُدُهُا مَنْ آيْنَعَتْ لَهُ ثُمَرَتُهُ فَهُو

৩৬২৬. খাব্বাব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে আমরা রস্লুল্লাহ (স)-এর সাথে মদীনায় হিন্ধুরত করেছি এবং আমাদের পুরস্কার আল্লাহর কাছে। প্রাণ্য। আমাদের মধ্যে কেউ কেউ তাদের পুরস্কারের কিছুই ভোগ না করে দুনিয়া থেকে চলে গেছে। মুস'আব ইবনে উমাইর তাদের অন্যতম। সে ওহোদ যুদ্ধে নিহত হয়। তাকে কাফন দেয়ার জন্য একখানা পশমী চাদর ছাড়া আর কিছুই আমরা পেলাম না। ঐ চাদরখানা দিয়ে যখন সভাল তার মাথা ঢেকে দিতাম, তখন তার পা দু'টো বেরিয়ে পড়তো। আবার যখন পা দু'টো ঢাকার চেষ্টা করতাম তখন মাথাটা বেরিয়ে পড়তো। এ অবস্থা দেখে রস্লুল্লাহ (স) আমাদেরকে আদেশ দিলেন যেন আমরা চাদরখানা দিয়ে তার মাথা ঢেকে দেই আর তার পা দু'টোর ওল্লার কিছু ইযখির ঘাস রেখে দেই। আবার আমাদের মধ্যে কেউ এমনও রয়েছে, যার ফল সুপক্ক হয়েছে এবং সে তা আহরণ করে যাছে।

৩৬২৭. আবু মৃসা আশআরী (রা)-এর ছেলে আবু বুরদা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদিন আবদুল্লাহ ইবনে উমর আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, আপনি কি জানেন আমার বাবা আপনার বাবাকে কি কথাটা বলেছেন ? তিনি বলেন, আমি বললাম, না তো ! আবদুল্লাহ বদ্দেন, আমার বাবা আপনার বাবাকে বলেছিলেন ঃ হে আবু মুসা ! রস্লুল্লাহ (স)-এর সাথে আমাদের ইসলাম গ্রহণ, তাঁর সাথে আমাদের হিজরত, তাঁর সাথে থেকে আমাদের জিহাদ এবং তাঁর জীবদ্দশায় আমাদের প্রতিটি আমল আমাদের জন্য অবশিষ্ট থাকুক আর রসৃশুল্লাহ (স)-এর পরে যেসব আমল আমরা করেছি তা আমাদের জন্য সংকাজের সওয়াব ও অসংকাজের শান্তির মধ্যে বরাবর ও সমান সমান হয়ে যাক। এতে কি আপনি সন্তুষ্ট 1.তখন আপনার বাবা বললেন, না। আল্লাহর কসম ! রসূলুল্লাহ (স)-এর ইন্তিকালের পর আমরা জিহাদ করেছি, নামায পড়েছি, রোযা রেখেছি, এবং আরো অনেক সংকাজ করেছি, অনেক লোক আমাদের হাতে মুসলমান হয়েছে। আর তার প্রতিদান আমরা অবশ্যই আশা করি। তখন আমার বাবা বললেন, সেই সন্তার কসম, যার হাতে আমার প্রাণ, আমি কিন্তু এটাই চাই যে, ঐ আমলগুলো [যা আমরা রস্লুলাহ (স)-এর যমানায় করেছি।] আমাদের জন্য অবশিষ্ট থাকুক আর [রস্লুল্লাহ (স)-এর] পরে আমরা যেসব আমল করেছি তা আমাদের জন্য বরাবর ও সমান সমান হয়ে যাক। রাবী আবু বুরদা বলেন, তখন আমি বললাম, আল্লাহর কসম, নিক্য়ই আপনার বাবা আমার বাবার চাইতে ट्यार्थ ।

٣٦٢٨ عَنْ أَبِي عُثْمَانَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَنَ عُمْرَ اذَا قَيْلَ لَهُ هَاجَرَ قَبْلَ أَبِيهِ

يَغُضَبُ قَالَ قَدَمْتُ أَنَا وَعُمَرُ عَلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ فَرَجَدُنَاهُ قَائِلاً فَرَجَعْنَا الِّي

الْمَنْزِلِ فَارْسَلَنِي عُمَرُ وَقَالَ اِذْهَبْ فَانْظُرُ هَلِ اسْتَيْقَظَ فَأَتَيْتُهُ فَدَخَلْتُ عَلَيْهِ

فَبَايَعْتُهُ ثُمَّ أَنْطَلَقْتُ الِى عُمَرَ فَأَخْبَرْتُهُ أَنَّهُ قَدِ اسْتَيْقَظَ فَانْطَقْنَا الِّيهِ نُهَلَرُولُهُ

هَرُولَةً حَتَى دَخَلَ عَلَيْه فَبَايَعَهُ ثُمَّ بَايَعْتُهُ -

৩৬২৮. আবু উসমান (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি ইবনে উমর থেকে শুনেছি। ইবনে উমরকে যখন বলা হতো যে, তিনি তার বাবার পূর্বে হিজরত করেছেন তখন তিনি খুবই অসন্তুষ্ট হতেন। তিনি বলেন, আমি এবং উমর (রা) রস্পুল্লাহ (স)-এর কাছে এসেছি। এসে তাঁকে নিদ্রিত অবস্থায় পেলাম তখন আমরা ঘরে ফিরে গোলাম। কিছুক্ষণ পর উমর (রা) আমাকে পাঠালেন এবং বললেন, গিয়ে দেখ তিনি জেগেছেন কিনা। আমি তাঁর কাছে এলাম এবং ভেতরে প্রবেশ করে তাঁর হাতে বাইআত করলাম। তারপর আমি উমর (রা)-এর নিকট আসলাম এবং তাঁকে বললাম যে, তিনি জেগেছেন। তখন আমরা অনেকটা দৌড়ে তাঁর কাছে এসে পৌছলাম। তারপর উমর (রা) ভেতরে চলে গেলেন এবং তাঁর নিকট বাইআত করলেন। তারপর আমি তাঁর কাছে (থিতীয়বার) বাইআত করলাম।

٣٦٢٩ عَن الْبَرَاءِ قَالَ الْبَتَاعَ ٱبُقُ بَكْرِ مِنْ عَازِبٍ رَحْلاً فَحَمَلْتُهُ مَعَهُ قَالَ فَسَأَلَهُ عَازِبٌ عَنْ مَسِيْرِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ أَخِذَ عَلَيْنَا بِالرَّصَدِ فَخَرَجُنَا لَيْلاً فَاَحْثَثْنَا لَيْلَتَنَا وَيُوْمَنَا حَتَّى قَامَ قَائمُ الظَّهِيْرَة ثُمَّ رُفعَتْ لَنَا صَخْــرَةُ فَأَتَيْنَاهَا وَلَهَا شَيٌّ مِنْ فَلِلِّ قَالَ فَفَرَشْتُ لِرَسُنُولِ اللَّه عَيْ فَرْوَةً مَعَى ثُمَّ اضْعَجَعَ عَلَيْهَا النَّبِيُّ عَيَّ فَانْطَلَقْتُ اَنْفُضُ مَا حَوْلَهُ فَاذَا انَا بِرَاعٍ قَدْ اَقْبَلَ فِي غُنْيَمَـةٍ يُرِيْدُ مِنَ الصَّخْرَةِ مِثْلُ الَّذِي ٱرَدْنَا فَسَالْتُهُ لِمَنْ ٱنْتَ يَا غُلاَمُ فَقَالَ ٱنَا لفَلاَنِ فَقُلْتُ لَهُ هَلُ فَيْ غَنَمِكَ مِنْ لَبَنِ قَالَ نَعَمْ قُلْتُ لَــهُ هَلْ اَنْتَ حَالِبُ قَــالَ نَعَمْ فَأَخَذَ شَاةً مِنْ غَنَمِهِ فَقُلْتُ لَهُ انْفُضِ الضِّرْعَ قَالَ فَحَلَبَ كُثْبَةِ مِنْ لَبَنِ وَمَعِي ادَاوَةٌ مِنْ مَاءٍ عَلَيْهَا خِرْقَةٌ قَدْ رَوَّاتُهَا لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَصَبَبْتُ عَلَى اللَّهُنِ حَتَّى بَرَدَ اَسْفَلَهُ ثُمَّ اَتَيْتُ بِهِ النَّبِيُّ ﷺ فَقُلْتُ اشْرَبْ يَا رَسُوْلَ اللَّهِ فَشَرِبَ رَسُوْلُ الله ﷺ حَتَّى رَضيْتُ ثُمَّ ارْتَحَلْنَا وَالطَّلَبُ فِي اثْرِنَا قَالَ الْبَرَاءُ فَدَخَلْتُ مَـعَ اَبِي بَكْرِ عَلَى اَهْلِهِ فَاذَا عَائِشَةُ ابْنَتُهُ مُضْطَجِعَةُ قَدْ اَصَابَتُهَا حُمِّى فَرَأَيْتُ اَبَاهَا فَقَبْلَ خَدُّهَا وقَالَ كَيْفَ اَنْت يَا بُنَيَّةً ـ

৩৬২৯.বারাআ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আবু বকর (রা) আযেবের কাছ থেকে একটা হাওদা কিনলেন। আমি তার সাথে হাওদাটা বয়ে নিয়ে চললাম। বারাআ বলেন, আযেব তাঁকে রস্পুল্লাহ (স)-এর সফর সম্পর্কে জিজ্জেস করলে তিনি বললেন, আমাদেরকে পেছন থেকে অনুসরণ করার জন্য লোক নিয়োজিত ছিল। আমরা (সাওর পর্বতের গুহা থেকে) রাতের বেলা বেরিয়ে পড়লাম এবং এক রাত একদিন দ্রুত পথ চললাম। যখন দুপুর হলো তখন একটা বিশাল পাথর আমাদের নজরে পড়ল। আমরা পাথরটার কাছে আসলাম। তার নীচে কিছুটা ছায়া ছিল। আবু বকর (রা) বলেন, তারপর

আমি রসৃশুল্লাহ (স)-কে একখানা চামড়া বিছিয়ে দিলাম যা আমার সাথে ছিল। নবী (স) তার ওপর তারে পড়লেন। আমি এদিক ওদিক দেখার জন্য গেলাম। হঠাৎ আমি একজন রাখাশকে দেখতে পেলাম। সে তার বকরীর পাল নিয়ে এদিকে আসছে। সে-ও সেই একই উদ্দেশ্যে পাথরটার দিকে আসছিল যে উদ্দেশ্যে আমরা এসেছি। আমি তাকে জিজেস করলাম, তুমি কার গোলাম ? সে বলল, অমুকের। আমি তাকে বললাম, তোমার বকরী দুধ দেয় কি ? সে বলল, হা। আমি তাকে বললাম, তুমি কি দোহন করে দিতে পারবে ? সে বলল, হা। তখন সে তার পাল থেকে একটা বকরী ধরে আনল। আমি তাকে বললাম, স্তনটাকে ঝেডে মুছে কেল। তারপর সে কিছু দুধ দোহন করল। আমার নিকট কাপড় খন্ড দিয়ে ঢাকা একটা পানির পাত্র ছিল—যা আমি রস্পুলাহ (স)-এর জন্য মুখ বেঁধে রেখেছিলাম। আমি ঐ দুধের সাথে কিছু পানি মিশালাম। এতে দুধগুলো নীচ পর্যন্ত অর্থাৎ সম্পূর্ণরূপে ঠান্ডা হয়ে গেল। তারপর আমি ঐ দুধ নবী (স)-এর নিকট নিয়ে এলাম এবং বললাম, হে রসূলুল্লাহ (স) ! পান করুন। রসূলুল্লাহ (স) পান করলেন। এতে আমি ভারী খুশী হলাম। তারপর আমরা যাত্রা করলাম। আর সন্ধানকারী (সুরাকা ইবনে মালেক) আমাদের পেছনে পেছনে আসছিল। বারাআ বলেন এ সময় আমি আবু বকরের সাথে তার ঘরে প্রবেশ করলাম। দেখলাম যে, তার মেয়ে আয়েশা (রা) শুয়ে আছে। তার জুর হয়েছে। তারপর আমি তার বাবা (আবু বকরকে) দেখলাম যে, তার (আয়েশার) মুখে চুমু খেলেন এবং জিজ্ঞেস করলেন, মা মণি, তুমি এখন কেমন গ

٣٦٣٠ عَنْ أَنَسٍ خَادِمِ النَّبِيُّ عَيَّ قَالَ قَدِمَ النَّبِيُّ عَيْثَ وَلَيْسَ فِي أَصْحَابِهِ أَشْمَطُ غَيْرَ أَبِي بَكُرٍ فَغَلَفَهَا بِالْحِنَّاءِ وَالْكَتَمِ ـ

৩৬৩০. নবী (স)-এর খাদেম আনাস থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী (স) যখন হিজরত করে মদীনায় আগমন করেন তখন তার সাহাবীদের মধ্যে সাদা কালো চুলওয়ালা আবু বকর ছাড়া আর কেউ ছিল না। তিনি মেহেদী ও ওস্মা (ঘাসের রঙ) দিয়ে দাড়ি রঞ্জিত। করেন।

'(١) ٣٦٣٠- وعَــن أنس بْنِ مَالِكِ قَالَ قَدِمَ النَّبِيُّ ﷺ الَّذِينَةَ فَكَانَ اَسَنَّ اَصْدَابِهِ ٱبُو بَكْرٍ فَعَلَفَهَا بِالْحِنَّاءِ وَٱلكَتَّم حَتَّى قَنَاً لَوْنُهَا ـ

৩৬৩০-ক. আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে (অপর এক সূত্রে) বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী (স) যখন মদীনায় আগমন করেন তখন তাঁর সাহাবীদের মধ্যে সব চাইতে অধিক বয়সী ছিলেন আবু বকর (রা)। তিনি তার দাড়িতে মেহেদী ও ওস্মা ঘাসের খিয়াব লাগাতেন। যার ফলে দাড়ির রং টকটকে লাল হয়ে গিয়েছিল।

٣٦٣١ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ آبَا بَكْرِ تَزَوَّجَ اِمْرَأَةً مِنْ كَلْبِ يُقَالُ لَهَا أُمُّ بَكْرٍ فَلَمَّا هَاجَرَ آبُوْ بَكْرٍ طَلَقَهَا فَتَزَوَّجَهَا ابْنُ عَمَّهَا هٰذَا الشَّاعِرُ الَّذِي قَالَ هٰذِهِ الْقَصْيِدَةَ رَتْي كُفَّارَ قُرَيْشٍ : وَمَاذَا بِالْقَلِيْبِ قَلَيْبِ بَدْرِ \* مِنَ الشِّيْزَى تُزَيَّنُ بِالسَّنَامِ
وَمَاذَا بِالْقَلِيْبِ بَدْرِ \* مِنَ الْقَيْنَاتِ وَالشَّرْبِ الْكَرَامِ
تُحَيِيِّ بِالسَّلَامَةِ أُمَّ بَكْرِ \* وَمَلْ لِيْ بَعْدَ قَوْمِيْ مِنْ سَلاَمٍ
يُحَدِّثْنَا الرَّسَوْلُ بِأِنْ سَنَحْيا \* وَكَيْفَ حَيَاةً أَصْدَاءٍ وَهَامٍ ـ

৩৬৩১. আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আবু বকর (রা) কাশ্ব গোত্রের এক মহিলাকে বিয়ে করেন—যার নাম ছিল উন্মে বকর। যখন আবু বকর (রা) হিজরত করেন তখন তাকে তালাক দিয়ে দেন। অতপর ঐ মহিলার চাচাত ভাই তাকে বিয়ে করে এ লোকটা হলো সেই কবি যে বদর যুদ্ধে নিহত কাফের কুরাইশদের শোক গাঁখা হিসেবে এই কবিতাগুলো রচনা করেছিল ঃ

"বদরের কালীব<sup>৮ ৭</sup> কুপে নিক্ষিপ্ত ঐসব লোক আজ কোথায়, যারা শীযী কাঠের তৈরী খাদ্য পাত্রের অধিকারী ছিল ? উটের কোহানের (কুঁজের) গোশত যাদের খাদ্য পাত্রের শোভা বর্ধন করতো ?

"বদরের কালীব কৃপে ওরা আজ কোথায়, যারা গায়িকাদের আসরে ও মদ পানে আমার সঙ্গী ছিল ? আমার ব্রী উন্মে বকর আমার শাস্তি ও নিরাপত্তার জন্য দোয়া করে। অথচ আমার কওমের ধ্বংস হবার পর আমার নিরাপত্তার আশা কোথায় ?

"রসূল আমাদেরকে বলছে যে, আমাদেরকে পুনরায় জীবিত করা হবে। কিন্তু হাডিড ও মাথার খুলি কি করে পুনরক্ষীবন লাভ করতে পারে? (অর্থাৎ মৃত্যুর পর মানুষ পঁচেগলে ভধু হাডিড আর মাথার খুলিটা বাকী থাকে। তার আবার জীবিত হওয়া কি করে সম্ভব?)

٣٦٣٢ عَـن آبِي بَكـر قَالَ كُنتُ مَعَ النّبِيّ ﷺ فِي الغَارِ فَرَفَعتُ رَأْسِي فَاذَا اَنَا بِاقَدَام القَومِ فَقُلتُ يَا نَبِيّ اللّهِ لَو اَنّ بَعضنَهُم طَاطَا بَصَرَهُ رَانَا قَالَ اسكُت يَا اَبَا بَكرِ الثَنَانِ اللّهُ ثَالِثُهُمَا ـ

৩৬৩২. আবু বকর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নবী (স)-এর সাথে (সাওর পর্বতের) গুহার ছিলাম। এক সময় আমি আমার মাথাটা ওপরে তুলে তাকাতেই কিছু লোকের পদতল দেখতে পাই। তখন আমি বললামঃ হে আল্লাহর নবী, তাদের কেউ যদি তার দৃষ্টিটা একটু নীচের দিকে করে তাহলে আমাদেরকে দেখে ফেলবে। একথা শুনে তিনি বললেনঃ আবু বকর চুপ থাক। আমরা এমন দু' ব্যক্তি যাদের সাথে তৃতীয় জন রয়েছেন আল্লাহ।

٣٦٣٣ عَنْ آبِي سَعيدٍ قَالَ جَاءَ آعْرَابِي النَّبِي بَيْخِ فَسَالَهُ عَنِ الْهِجْرَةِ فَقَالَ وَيُحَكَ انِ الْهِجْرَة شَائُهُا شَدَيْدٌ فَهَلْ لَكَ مِنْ ابِلٍ قَالَ نَعَمْ قَالَ فَتُعطِي

৮৭. কালীব ঐ কুপের নাম, যার মধ্যে রস্শুল্লাহ (স) বদর যুদ্ধে নিহত কুরাইশ কাফেরদের মৃতদেহ নিক্ষেপ করেছিলেনঃ

صَدَقَتَهَا قَالَ نَعَمْ قَالَ فَهَلْ تَمْنَحُ مِنْهَا قَالَ نَعَمْ قَالَ فَتَحَلُّبُهَا يَسَوْمَ وُرُودِهَا قَالَ نَعَمْ قَالَ فَتَحَلُّبُهَا يَسَوْمَ وُرُودِهَا قَالَ نَعَمْ قَالَ فَاعْمَلُ مِنْ وَرَاءِ الْبِحَارِ فَانِ اللَّهُ لَنْ يَتِرَكَ مِنْ عَمَلِكَ شَيْئًا ـ

৩৬৩৩. আবু সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক বেদুইন নবী (স)-এর নিকট এসে তাঁকে হিজরত সম্পর্কে জিজ্ঞেস করল। তিনি বললেন ঃ আরে, হিজরতটা বড়ই কঠিন ব্যাপার। আচ্ছা, তোমার কি কোন উট আছে । সে বলল ঃ হাঁ, আছে। তিনি বললেন ঃ তুমি কি তার যাকাত আদায় কর । সে বলল ঃ হাঁ। তিনি বললেন ঃ তুমি কি তার দুধ দান কর । সে বলল ঃ হাঁ। তিনি বললেন ঃ (পানি পান করানোর জন্য) যেদিন উটগুলোকে ঘাটে আনা হয় সেদিন তুমি কি তার দুধ দোহন করে (গরীবদের মধ্যে) দান কর । সে বলল ঃ হাঁ। তিনি বললেন ঃ তবে তুমি সমুদ্রের অপর পারে থেকেই সংকাজ করতে থাক। আল্লাহ তোমার সংকাজ থেকে বিন্দুমাত্রও হ্রাস করবেন না। টিট

১০৫-अनुष्टम : नवी (त्र) ७ जांत्र त्राहाबीत्मत्र ममीनाम् वागमन।

٣٦٣٤ عَسِنِ الْبَسِرَاءِ قَالَ اَوَّلُ مَنْ قَدِمَ عَلَيْهَا مُصْعَبُ بِنُ عُمَيْرٍ وَابْتُ أُمَّ مَكْتُومٍ ثُمَّ قَدِمَ عَلَيْهَا مُصْعَبُ بِنُ عُمَيْرٍ وَابْتُنُ أُمَّ مَكْتُومٍ ثُمَّ قَدِمَ عَلَيْنَا عَمَّارُ بِنُ يَاسِرٍ وَبِلاَّلُّ ـ

৩৬৩৪. বারাআ ইবনে আযেব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ (মক্কাবাসী মুসলমানদের মধ্যে মদীনায়) আমাদের কাছে সর্বপ্রথম আসেন মুসআব ইবনে উমাইর ও ইবনে উম্বেমাকতুম। তারপর আসেন আমার ইবনে ইয়াসির ও বিলাল।

٣٦٣٥ عَنِ الْبَرَاءِ بَنِ عَارِبٍ قَالَ اَوَّلُ مَنْ قَدِمَ عَلَيْنَا مُصْعَبُ بَنُ عُمَيْرٍ وَابْنُ الْمُ مَكْتُ وَمَعَلَّ وَعَمَّارُ بَنُ يَاسِرِ ثُمَّ قَدِمَ عِلْالٌ وَسَعْدٌ وَعَمَّارُ بَنُ يَاسِرِ ثُمَّ قَدِمَ عُمَّدَرُ بَنُ الْخَطَّابِ فِي عِشْرِيْنَ مِنْ اَصْحَابِ النَّبِيُّ ﷺ ثُمَّ قَدِمَ النَّبِيُ ﷺ قَمَا رَأَيْتُ اَهْلَ الْمَدَيْنَةِ فَرِحُوا بِشَيَءٍ فَرَحَهُمْ بِرَسُولِ اللهِ ﷺ حَتَّى جَعَلَ الْامِاءُ يَقُلُنَ قَدِمَ رَسُولُ اللهِ ﷺ حَتَّى جَعَلَ الْاعَلَى فِي يَقُلُنَ قَدِمَ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَاسْمَ رَبِّكَ الْاعَلَى فِي سُورٍ مِنَ الْمُفَصَلِ .

৩৬৩৫. বারাআ ইবনে আযেব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ (মক্কার মুসলমানদের মধ্যে মদীনায়) আমাদের নিকট সর্বপ্রথম আসেন মুসাআব ইবনে উমাইর ও ইবনে উম্মেমাকত্ম। তারা লোকদেরকে কুরআন শিক্ষা দিতে থাকেন। তারপর আসেন বিলাল, সা'দ ও আম্বার ইবনে ইয়াসির। তারপর নবী (স)-এর সাহাবীদের মধ্যে যে বিশজন আগমন করেন, তাদের সাথে আসেন উমর। তারপর আসলেন নবী (স)। (রাবী বলেন,) রস্লুল্লাহ (স)-এর আগমনে মদীনাবাসীদের যেমনটা আনন্দ হয়েছিল অপর কোন কিছুতেই আমি

৮৮. অর্থাৎ দূরদেশে থেকে আল্লাহর শুকুম যথাযথভাবে পালন করাটাই যথেষ্ট। প্রয়োজন দেখা না দিলে সেখান থেকে হিজ্ঞরত করে এখানে আসার চিন্তা করো না. কারণ হিজ্ঞরতের বিধান পালন বড়ই কঠিন।

তাদেরকে তেমনটা আনন্দিত হতে দেখিনি। এমনকি ক্রীতদাসীরা পর্যস্ত বলতে লাগল ঃ রসুলুল্লাহ (স) এসেছেন।

(রাবী বলেন ঃ) মুকাস্সাল<sup>৮ ৯</sup> অংশের স্রাণ্ডলো পড়তে পড়তে আমি যখন সাব্বিহিসমা রাব্বিকাল আ'লা পড়ে শেষ করেছিলাম ঠিক সে সময়েই রস্লুলাহ (স) মদীনায় আগমন করেন।

٣٦٣٦ عَنْ عَائِشَةَ اَنَّهَا قَالَتْ لَمَّا قَدِمَ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ الْدَيْنَةَ وُعِكَ اَبُوْ بَكْرِ وَبِالْأَ قَالَتْ فَدَخَلْتُ عَلَيْهِمَا فَقُلْتُ يَا اَبَتِ كَيْفَ تَجِدُكَ وَيَا بِلاَلُ كَيْفَ تَجِدُكُ قَالَتْ فَكَانَ اَبُوْ بَكْرِ اذَا اَخَذَتْهُ الحُمِّى يَقُوْلُ :

> كُلَّ امرِيِّ فِي اَهلِهِ + وَالمَوتُ اَدنَى مِن شرَاكِ نَعلِهِ وَكَانَ بِلاَلُ اِذَا اَقلَعَ عَنْهُ الحُمَّى يَرفَعُ عقيرَتَهُ وَيَقُولُ:

اَلاَ لَيْتَ شَعْرِي هَلَ اَبِيْتَنَّ لَيْلَةً + بِوَاد وَحَوْلِي اذْخْر وَجَلْيِلُّ - وَهَلْ يَبْدُوْن لِي شَامَةً وَطَفْيِلُ - وَهَلْ يَبْدُوْن لِي شَامَةً وَطَفْيِلُ - وَهَلْ يَبْدُوْن لِي شَامَةً وَطَفْيِلُ - قَالَتْ عَائِشَةَ فَجِئْتُ رَسُوْلَ اللهِ عَنْ فَا خُبَرْتُهُ فَقَالَ اللهُمُ حَبِّبُ الْيَنَا الْدَيْنَة كَحُبِّنَا مَكَةً اَوْ اَشَدُّ وَصَحَّحْهَا وَبَارِكُ لَنَا فِسَى صَاعِهَا وَمُدَّهَا وَانْقُلُ حُمَّاهَا فَاجْعَلْهَا بِالْجُحْفَةِ .

৩৬৩৬. আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ যখন রস্পুল্লাহ (স) মদীনায় আসলেন তখন আবু বকর ও বিলাল একবার জ্বাক্রান্ত হলেন। আয়েশা (রা) বলেন ঃ আমি তাদের দু' জনের কাছে গেলাম এবং বললাম, আব্বাজান, কেমন আছেন ? হে বিলাল, তুমি কেমন আছ ? আয়েশা (রা) বলেন ঃ আবু বকরের যখন জ্বর আসত তখন তিনি বলতেন ঃ "প্রতিটি ব্যক্তিকে নিজ নিজ পরিবারে সুপ্রভাত বলা হয়়, অথচ মৃত্যু তার জ্বতার ফিতার চাইতেও অধিকতর নিকটবর্তী।" আর বিলালের অবস্থা ছিল এই, যখন তার জ্বর ছাড়ত তখন সে কণ্ঠস্বর উঁচু কুরে এ কবিতাগুলো বলতো ঃ "হায় আমি যদি জানতাম ! আমি ঐ উপত্যকায় রাত যাপন করতে পারব কিনা, যেখানে ইযথির ও জালিল ঘাস আমার চারপাশে থাকত। আমি মাজানা নামক স্থানে পুনরায় কোনদিন পৌছতে পারব কিনা এবং শামা ও তাফীল পাহাড় আমার দৃষ্টি গোচর হবে কিনা তা আমি বলতে পারি না!"

আয়েশা (রা) বলেন ঃ আমি রস্লুল্লাহ (স)-এর কাছে আসলাম এবং এ অবস্থা তাকে জানালাম। তখন তিনি এ বলে দোয়া করলেন ঃ "হে আল্লাহ ! মদীনাকে আমাদের নিকট প্রিয় কর যেমন প্রিয় ছিল আমাদের নিকট মক্কা বরং তার চেয়ে অধিকতর প্রিয় কর এবং

৮৯. কুরআন মক্তিদের ২৬তম পারার সূরা আল হস্তুরাত (মতান্তরে সূরা কাফ) থেকে লেষ পর্যন্ত অংশকে মুফাস্সাল বলা হয়

আমাদের জন্য একে (মদীনাকে) স্বাস্থ্যকর বানিয়ে দাও। আর এর সা ও মুদ-এক০ আমাদের জন্য বরকত দান কর এবং এখানকার জ্বরকে স্থানান্তর করে জুহফাতে নিয়ে যাও।"

٣٦٣٧ عَنْ عُبَيْدَ اللهِ بْنِ عَسدِيِّ دَخَلْتُ عَلَى عُثْمَانَ وَقَالَ بِشْسرُ بُنْ شُعَيْبِ حَدَّثَنِي عُرْوَةً بْنُ الزَّبْيْرِ اَنْ عُبَيْدَ اللهِ بْنَ عَسدِيٌّ بْنِ الْخَيْرِ الْخَيْرِ الْخَبْرَةُ قَالَ دَخَلْتُ عَلَى عُثْمَانَ فَتَشْهَدُ ثُمَّ قَالَ اَمَّا بَعْدَ فَانَّ اللهِ بَنَ اللهِ بَعْثَ مُحْمَدًا بِي بِالْحَقِّ وَكُنْتُ مَمَّنِ اسْتَحَابَ اللهِ وَارِسُولِهِ وَامَنَ بِمَا بُعِثَ بِهِ مُحَمَّدً بَيْ ثُمَّ هَاجَرَتُ هِجْرَتَيْنِ وَنَلْتُ صِهْرَ رَسُولُ اللهِ فَيَ وَبَايَعْتُهُ فَوَاللهِ مَا عَصنَيْتُهُ وَلاَ غَشَشْتُهُ حَتَّى تَوَقَّاهُ الله اللهِ اللهِ فَيَا عَثَمَ وَبَايَعْتُهُ فَوَاللهِ مَا عَصنَيْتُهُ وَلاَ غَشَشْتُهُ حَتَّى تَوَقَّاهُ الله اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ ال

৩৬৩৭. উবাইদুল্লাহ ইবনে আদী ইবনে বিয়ার (রা) থেকে (দু'টি সূত্রে) বর্ণিত। তিনি বলেনঃ আমি উসমান (রা)-এর নিকট (তাঁর বৈপিত্রেয় ভাই ওলীদ ইবনে উকবা সম্পর্কে আলোচনা করতে) গেলে তিনি প্রথমে তাশাহুদ পড়লেন তারপর বললেনঃ অতপর একথা নিশ্চিত যে, আল্লাহ মুহাম্মাদ (স)-কে সত্যের বাহকরপে পাঠিয়েছেন এবং আমি তাদেরই অন্তর্ভুক্ত ছিলাম, যারা আল্লাহ ও তাঁর রস্লের ডাকে সাড়া দিয়েছেন এবং মুহাম্মাদ (স)-কে যে কিতাব দিয়ে পাঠানো হয়েছে তার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করেছেন। তারপর আমি দু'টি স্থানে হিজরত করেছি (আবিসিনিয়ায় ও মদীনায়)। আর আমি রস্পুলাহ (স)-এর জামাতা হবার সৌভাগ্যও লাভ করেছি এবং তাঁর কাছে বাইআত করেছি। আল্লাহর কসম ! আমি কখনো তাঁর অবাধ্য হইনি এবং কখনো তাঁর সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করিনি। অবশেষে আল্লাহ তাঁকে ওফাত দেন। (ইসহাক কালবী যুহরী থেকে অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেছেন)।

٣٦٣٨ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ اَنَّ عَبْدَ الرَّحْمٰنِ بْنَ عَوْف رَجَعَ الِّي اَهْلِهِ وَهُوَ بِمِنِّي فِي الْحَرِ حَجَّة حَجَّهَا عُمْرُ فَوَجَدَنِي فَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمُنِ فَقُلْتُ يَا اَمْيِرَ الْمُؤْمِنِيْنَ الْرَحْمُنِ فَقُلْتُ يَا اَمْيِرَ الْمُؤْمِنِيْنَ الْوَسْمِ يَجُمْعُ رَعَاعَ النَّاسِ وَانِّي اَرِى اَنْ تُمْهِلَ حَتَّى تَقْدَمَ الْكَدْيِنَةَ فَانِّهَا دَارُ الْهَجْسَرَةِ وَالسَّنَّةِ (وَالسَّلَامَةِ) وَتَخْلُصَ لَاهْلِ الْفَقْهِ وَاشْرَافِ النَّاسِ وَنَوْيَى رَأْيِهِم قَالَ عُمْرُ لاَ قُوْمَنَ فِي اَوْلِ مَقَامِ اَقُومُهُ بِالْكَدِينَةِ .

৩৬৩৮. ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ আবদুর রহমান ইবনে আওফ (হজ্জ সম্পাদন করে) বাড়ি ফিরছিলেন। সেবারে উমর (রা) সর্বশেষ হজ্জ করেন এবং তিনি (আবদুর রহমান ইবনে আওফ) তাঁর সাথে মিনার অবস্থান করেছিলেন। (ফেরার পথে) আমার সাথে আবদুর রহমানের দেখা হলে তিনি বললেন ঃ হজ্জের মওসুমে উমর

৯০. সা ও মুদ---শস্যের পরিমাণ বিশেষ। সা প্রার চার সের ও মুদ প্রার এক সেরের সমান।

(রা) লোকদের উদ্দেশ্যে ভাষণ দিতে চাইলে আমি বললাম ঃ হে আমীরুল মুমিনীন ! হচ্জের সময় নানা ধরনের মামুলি জ্ঞান-বৃদ্ধি সম্পন্ন লোক এসে জড়ো হয়। তাই আমার অভিমত, আপনি তাদেরকে ছেড়ে দিন। বরং আপনি মদীনায় চলুন। কেননা মদীনা হলো দারুল হিজরত ও দারুস সুনাহ<sup>৯১</sup> সেখানে আপনি অনেক বৃদ্ধিমান, ভদ্র ও জ্ঞানী গুণীলোক পাবেন। উমর (রা) বললেন ঃ সর্বাগ্রে মদীনাতে গিয়েই আমি আমার ভাষণ পেশ করব।

٣٦٣٩ عَـنُ خَارِجَةً بَنِ زَيْدِ بَنِ تَابِتِ أَنَّ الْعَلَاءِ إِمْرَأَةً مِنْ نَسَائِهِ مَا يَغْتِ النِّبِيُّ فَ اخْبَرَتُهُ أَنَّ عُثْمَانَ بَنَ مَظْعُونِ طَارَ لَهُمْ فِي السَّكُنَى حَيْنَ الْقَتَرَعَةِ النَّبِيِّ فِي السَّكُنَى الْمُهَاجِرِيْنَ قَالَتُ أُمَّ الْعَـلاءِ فَاشْبَتَكَى عُثْمَانُ عِنْدَنَا فَمَرَّضْتُهُ حَتَّى تُوفَى وَجَعَلْنَاهُ فِي الْثَوابِهِ فَدَخَلَ عَلَيْنَا النَّبِيُ فِي فَقُلْتُ رَحْمَـةُ الله عَلَيْكَ آبَا السَّائِ شَهَادَتِي عَلَيْكَ لَقَدْ اَكْرَمَكَ الله فَقَالَ النَّبِي فَقَلْتُ وَمَا يُدُرِيْكِ أَنَّ الله عَلَيْكَ آبَا السَّائِ شَهَادَتِي عَلَيْكَ لَقَدْ اَكْرَمَكَ الله فَقَالَ النَّبِي فَقَلْتُ وَمَا يُدُرِيُ وَمَا يَدُرِي فَمَا الله وَمَا يَدُرِي وَمَا الله وَمَا الله وَمَا الله وَمَا الله وَمَا الله وَالله وَا الله وَالله وَالل

৩৬৩৯ খারিজা ইবনে যায়েদ ইবনে সাবেত (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ উমুল আলা নামী এক আনসার মহিলা—যিনি নবী (স)-এর নিকট বাইআত করেছিলেন—তাকে বলেছেন যে, মুহাজিরদের বাসস্থানের ব্যাপারে আনসাররা যখন লটারী করলেন তখন উসমান ইবনে মাযউনের বাসস্থানের ব্যাপারটা তাদের (উমুল আলার) ভাগে পড়ল। উমুল আলা বলেন ঃ আমাদের কাছে উসমান অসুস্থ হয়ে পড়েন। অসুস্থ অবস্থায় আমি তার দেখাখনা করতে থাকি। কিন্তু শেষ পর্যন্ত সে মারা যায় এবং আমরা তাকে কাফন পরিয়ে দেই। এমন সময় রস্লুলুরাহ (স) আমাদের কাছে এসে হাজির হলেন। তখন আমি (উসমানকে লক্ষ করে) বললাম ঃ "হে আবু সায়েব ! (উসমানের ডাকনাম) তোমার ওপর আল্লাহর রহমত বর্ষিত হোক। তোমার ব্যাপারে আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, নিশ্চয়ই আল্লাহ তোমাকে সম্মানিত করেছেন।" এ কথা শুনে নবী (স) বললেন ঃ তুমি কি করে জানলে যে, আল্লাহ তাকে সম্মানিত করেছেন ? উমুল আলা বলেন ঃ আমি বললাম ঃ হে আল্লাহর রসূল ! আমার বাপ-মা আপনার জন্য কোরবান হোক, আমি জানি না। (কিন্তু যদি তাকে সম্মানিত না করা হয়) তবে আর কাকে (আল্লাহ সম্মানিত করবেন)? তিনি বললেন ঃ আল্লাহর কসম ! তার নিকট তো ধ্রুবসত্য (মৃত্যু) এসে গেছে। আল্লাহর কসম ! আমি

৯১. অর্থাৎ, মদীনা হলো হিজরতের স্থান এবং রস্ল (স)-এর সুনার লালনভূমি।

তার কল্যাণেরই আশা রাখি। আল্লাহর কসম ! আল্লাহর রসূল হওয়া সত্ত্বেও আমি জানি না। (আল্লাহর সেখানে) আমার সাথে কিরূপ আচরণ করা হবে ? উমুল আলা বললেন ঃ আল্লাহর কসম ! এরপর আমি আর কাউকেও নিষ্পাপ বলে ঘোষণা করব না। তিনি আরো বললেন ঃ এ ব্যাপারটা আমাকে যথেষ্ট ব্যথিত করেছিল। তারপর যখন আমি ঘুমালাম তখন উসমান ইবনে মাযউনের জন্য একটা প্রবাহিত ঝর্ণাধারা আমার দৃষ্টিগোচর হলো। আমি গিয়ে রসূলুল্লাহ (স)-কে এ কথা বললাম। তিনি বললেন ঃ এটা তার আমল।

٣٦٤٠ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتَ كَانَ يَوْمُ بُعَاتِ يَوْمًا قَدَّمَهُ اللَّهُ عَنَّ وَجَلَّ لِرَسُوْلِهِ ﷺ فَقَدِمَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ وَقَدِ افْتَرَقَ مَلْؤُهُمْ وَقُتِلَتْ سَرَاتُهُمْ فِي دُخُوْلَهِ ﴿ فَقَدِمَ رَسُولُهُ اللهِ المَا اللهِلْمُلْمُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ ال

৩৬৪০. আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ বুআস<sup>৯২</sup> যুদ্ধটি এমন একটি যুদ্ধ ছিল যা আল্লাহ তাঁর রসূলের উপকারার্থে মদীনাবাসীদের ইসলামে প্রবেশের জন্য (তাঁর মদীনায় আগমনের) পূর্বেই সংঘটিত করেছিলেন। রসূলুল্লাহ (স) যখন মদীনায় আসলেন তখন মদীনাবাসীদের সঞ্জান্ত ব্যক্তিরা নানা দলে বিভক্ত হয়ে পড়েছিল এবং তাদের নেতারা নিহত ও আহত হয়েছিল।

٣٦٤١ عَنْ عَائِشَةَ آنَّ آبَا بَكُر دَخَلَ عَلَيْهَا وَالنَّبِيُّ ﴿ عَنْدَهَا يَوْمَ فَطْرِ آوَ الْمَحْي وَعِنْدَهَا قَيْنَتَانِ (تُعَانَفَتِ (تَعَازَفَتِ) الْاَنْصَارُ يَوْمَ بُعَاتٍ فَقَالَ الْمُحْي وَعِنْدَهَا قَيْنَتَانِ (تُغَنِّيَانِ) بِمَا تَقَاذَفَتِ (تَعَازَفَتِ) الْاَنْصَارُ يَوْمَ بُعَاتٍ فَقَالَ الْمُبِيُّ مَنْ دَعُهُمَا يَا آبَا بَكُرٍ إِنَّ لِكُلِلِّ الْبُومُ بَكُرٍ مِنْ اللَّهِيُّ مَنْ دَعُهُمَا يَا آبَا بَكُرٍ إِنَّ لِكُلِلِّ لَكُلِلِّ الْمَانِ مَرْتَيْنِ فَقَالَ النَّبِيُّ مَنْ دَعُهُمَا يَا آبَا بَكُرٍ إِنَّ لِكُلِلِّ الْمَانِ مَرْتَيْنِ فَقَالَ النَّبِيُّ مَنْ دَعُهُمَا يَا آبَا بَكُرٍ إِنَّ لِكُلِلِّ الْمَانِيمُ مَنْ الْمَانَ الْمَوْمُ مِنْ الْمَانِ مَرْتَانِهُ الْمَانَا الْمَانَا الْمَوْمُ مِنْ اللّهُ إِلَى اللّهُ إِلَيْ لَا لَعَلَى الْمَانِ مَنْ اللّهُ إِلَى اللّهُ إِلَى اللّهُ إِلَى اللّهُ إِلَى اللّهُ إِلَى اللّهُ اللّهُ إِلَى اللّهُ اللّهُ إِلَى اللّهُ إِلَى اللّهُ إِلَى اللّهُ إِلَى اللّهُ إِلَى اللّهُ إِلَى اللّهُ إِلَا اللّهُ إِلَى اللّهُ إِلَى اللّهُ اللّهُ إِلَى اللّهُ اللّهُ إِلَى اللّهُ إِلَى اللّهُ إِلَى اللّهُ مِنْ اللّهُ إِلَى اللّهُ إِلَى اللّهُ إِلَى اللّهُ اللّهُ إِلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ إِلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ إِلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللللللّهُ اللللل

৩৬৪১. আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। একবার ঈদুল ফিতর কিংবা ঈদুল আযহার দিন নবী (স) আয়েশার নিকট অবস্থান করছিলেন। এমন সময় আবু বকর (রা)-ও তার ঘরে ঢুকলেন। ঐ সময় তার নিকট দু'টি বালিকা ঐ কবিতাগুলো সুর করে আবৃত্তি করছিল, যা আনসাররা বু'আস যুদ্ধের সময় বলেছিল। এটা দেখে আবু বকর (রা) ধমক দিয়ে দু'বার করে বললেন ঃ রস্লুল্লাহ (স)-এর নিকটে শয়তানের তান ! তখন নবী (স) বললেন ঃ হে আবু বকর (রা) ! ওদেরকে গাইতে দাও। কেননা, প্রতিটি জাতির একটা খুশীর দিন থাকে। আর আজকে হলো আমাদের খশীর দিন।

٣٦٤٢ عَـنُ أَنَسِ بَنِ مَالِكِ قَالَ لَمَّا قَدِمَ رَسُولُ اللهِ ﷺ الْمَدْيِنَةَ نَزَلَ فِي عَلَوِ اللهِ ﷺ الْمَدِينَةِ نَزَلَ فِي عَلُو اللهِ ﷺ الْمَدِينَـة فِيهِمْ اَرْبَعْ عَلْوِ اللهِ عَلْقِ قَالَ فَأَقَامَ فَيْهِمْ اَرْبَعْ عَشَرَةَ لَيْلَةً ثُمَّ اَرْسَلَ اللّٰي مَـلاً بَنِي النَّجَّارِ قَالَ فَجَاؤُامُتَقَلِّدِيْ سَيُّوْفِهِمْ قَالَ عَشَرَةَ لَيْلَةً ثُمَّ اَرْسَلَ اللّٰي مَـلاً بَنِي النَّجَّارِ قَالَ فَجَاؤُامُتَقَلِّدِيْ سَيُّوْفِهِمْ قَالَ

وَكَأَنِّي اَنْظُرُ الِي رَسُوْلِ اللهِ ﷺ عَلَى رَاحِلتهِ وَابُو بَكُر رِدْفَهُ وَمَلاَ بَنِي النَّجَارِ حَوَلَهُ حَتَّى اَلْقَى بِفِنَاءِ اَبِي اَيُّوبُ قَالَ فَكَانَ يُصِلِّى حَيْثُ اَدْرَكَتْهُ الصَّلاَةُ وَيُصلِّى عَيْثُ اَدْرَكَتْهُ الصَّلاَةُ وَيُصلِّى فِي مَرَايِضِ الْفَنَم قَالَ ثُمَّ انَّهُ اَمَر بِينَاءِ السَّجِدِ فَأَرْسَلَ اللّهِ مَسلاً بَنِي النَّجَّارِ ثَامِنُونِي حَائِطَكُمُ هَذَا فَقَالُوا لاَ وَاللّهِ بَنِي النَّجَّارِ ثَامِنُونِي حَائِطَكُمُ هَذَا فَقَالُوا لاَ وَاللّهِ لاَ نَظلَبُ ثَمَنَهُ الاَّ اللّهِ قَالَ يَا بَنِي النَّجَّارِ ثَامِنُونِي حَائِطَكُمُ كَانَتْ فِيهِ قُبُورُ الْلشركِينَ فَنَيْسَنَ لاَ نَظلَبُ ثَمَنَهُ اللّهُ اللّهِ عَلَيْ اللهِ عَلَى فَكَانَ فِيهِ مَا اَقُولُ لَكُمْ كَانَتْ فِيهِ قُبُورُ الْلشركِينَ فَنَيْشَتُ وَكَانَ فِيهِ مَا اللّهُ عَلَى اللهِ عَلَيْ اللّهِ عَلَى اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْ اللّهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللّهُ عَلَى اللهِ عَلَيْ اللّهُ عَلَى اللهِ عَلَيْ اللّهُ عَلَى الله عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَيْكُمْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْكُمُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ الْمَالُولُ اللهُ الل

৩৬৪২, আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনে বলেন ঃ রস্পুলাহ (স) যখন মদীনায় আসেন তখন তিনি মদীনার উঁচু প্রান্তে বনী আমর ইবনে আওফ গোত্রে অবতরণ করেন। রাবী বলেনঃ তাদের মাঝে তিনি চৌদ্দ দিন অবস্থান করেন। তারপর তিনি বনী নাজ্জার গোত্রের প্রধানদেরকে ডেকে পাঠালেন । রাবী বলেন ঃ তারা নিজেদের তরবারী লটকিয়ে এসে হাজির হলো। রাবী আনাস (রা) বলেন ঃ আমি যেন এখনো দেখতে পাচ্ছি সেই দৃশ্য ঃ রস্পুল্লাহ (স) তাঁর সওয়ারীর ওপর এবং আবু বকর (রা) তাঁর পেছনে নিজ সওয়ারীর ওপর। আর বনী নাজ্জারের গোত্র প্রধানরা তাঁর চারদিকে। অবশেষে আবু আইউবের বাড়ির চতুরে নবী (স) তার মালপত্র নামালেন। রাবী বলেন ঃ যেখানেই নামাযের সময় হতো সেখানেই তিনি নামায পড়তেন। কোন কোন সময় ছাগল ভেড়ার খোঁয়াড়েও তিনি নামায পড়তেন। রাবী বলেন ঃ তারপর তিনি মসজিদ নির্মাণের জন্য আদেশ দিলেন এবং বনী নাজ্জারের প্রধানদেরকে ডেকে পাঠালেন। তারা হাজির হলে তিনি বললেন ঃ হে বনী নাজ্জার ! তোমরা তোমাদের এ বাগানটা আমার কাছে বিক্রি করে দাও। তখন তারা বলল ঃ না. আল্লাহর কসম ! আমরা একমাত্র আল্লাহর কাছ থেকেই এর মশ্য পেতে চাই। রাবী আনাস বলেন ঃ ঐ বাগানটাতে কি ছিল, আমি তোমাদেরকে বলছি। তাতে ছিল মুশরিকদের কবরসমূহ, পোড়া জমি আর ছিল কিছু খেজুর গাছ। রসুবুল্লাহ (স)-এর আদেশে মুশরিকদের কবরগুলো খুঁড়ে ফেলা হলো, পোড়া জমি ঠিকঠাক ও সমতল করা হলো এবং খেজুর গাছ কেটে ফেলা হলো। রাবী বলেন ঃ খেজুর গাছের তঁড়িত্তলো তারা মসজিদের কিবলার দিকে সারি করে দাঁড় করিয়ে দিলেন এবং তার মাঝখানে রাখলেন পাথর। রাবী বলেন ঃ তারা কবিতা পড়ছিল আর ঐ পাথর বহন করছিল। নবী (স) ও তাদের সাথে ছিলেন। তিনি বলেছিলেনঃ "হে আল্লাহ! আখেরাতের কল্যাণই প্রকৃত কল্যাণ। অতএব আপনি আনসার ও মুহাজিরদের ক্ষমা করুন।"

১০৬-অনুচ্ছেদ ঃ মৃহাজিরদের হক্ষ সম্পন্ন করার পর মঞ্চার অবস্থান প্রসঙ্গে।

٣٦٤٣ عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزْيِنِ يَسَالُ السَّائِبَ ابْنَ أَخْتِ النَّمِرِ مَا سَمِعْت فِي سَكُنَى مَكَّةَ قَالَ سَمِعْتُ الْعَلاَءَ بْنَ الْحَضْرَمِيِّ قَالَ قَالَ رَسُلُوُلُ اللهِ لَيُ الْمُهَاجِرِ بَعْدَ الصَّدَرِ \_ \_

৩৬৪৩. উমর ইবনে আবদুল আযীয় থেকে বর্ণিত। তিনি সায়েব ইবনে উপতুন নামরকে জিজ্ঞেস করলেন ঃ তুমি (মুহাজিরদের হজ্জ সম্পন্ন করার পর) মক্কায় অবস্থান সম্পর্কে কি শুনেছ । তিনি বললেন ঃ আমি আলা ইবনে হাযরামীর কাছে শুনেছি। তিনি বলেন, রস্লুল্লাহ (স) বলেছেন ঃ মুহাজিরদের জন্য তওয়াফুস সদর<sup>৯৩</sup> এরপর তিন দিন (মক্কায় অবস্থান করার অনুমতি রয়েছে)।

## ১०१-खनुष्चम १

٣٦٤٤ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ مَا عَدُّواَ مِنْ مَبْعَثِ النَّبِيُّ ﷺ وَلاَ مِنْ وَفَاتِهِ مَا عَدُّوا الاَّ مِنْ مَقْدَمه الْمَدِيْنَةَ ـ

৩৬৪৪. সাহল ইবনে সা'দ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ লোকেরা (সাল) গণনা নবী (স)-এর নবুয়াত লাভের দিন থেকেও করেনি এবং তাঁর ওফাত দিবস থেকেও নয়। বরং তাঁর মদীনায় আগমন থেকে তারা সাল গণনা করেছে।

٣٦٤٥ - عَنْ عَائِشَـة قَالَتْ فُرِضَتِ الصَّلَاةُ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ هَاجَرَ النَّبِيُّ ﷺ فَفُرِضَتْ الصَّلَاةُ السَّفَرِ عَلَى الْأَوْلَى ـ فَفُرِضَتْ اَرْبَعًا وَتُرِكَتْ صَلَاةُ السَّفَرِ عَلَى الْأَوْلَى ـ

৩৬৪৫. আয়েশা (রা) থেকে বার্ণত। তিনি বলেন ঃ নামায প্রথমে দু' দু'রাকাত ফরয হয়েছিল। তারপর নবী (স) মদীনায় হিজরত করলে চার চার রাকাত ফরয হয় এবং সফরকালীন নামায পূর্বাবস্থায় (অর্থাৎ দু' দুরাকাত) থেকে যায়। (আবদুর রাজ্জাক মা'মার থেকে অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেছেন।)

১০৮-অনুচ্ছেদ ঃ নবী (স)-এর ভাষণ ঃ হে আল্লাহ ! আমার সাহাবীদের হিজরতকে কবুল ককন এবং যারা মকায় মৃত্যুবরণ করেছেন তাদের প্রতি তাঁর শোক জ্ঞাপন।

٣٦٤٦ عَنْ عَامِرِ بَنِ سَعَد بَنِ مَالِك عَنْ آبِيهِ قَالَ عَادَنِي النَّبِيِّ عَامَ حَجَّةِ الْوَدَاعِ مِنْ مَرَضٍ اَشْفَيْتُ مِنْهُ عَلَى الْمَوْتِ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ بَلَغَ بِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ مِنْ مَرَضٍ اَشْفَيْتُ مِنْهُ عَلَى الْمَوْتِ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ بَلَغَ بِي مَنْ الْوَجَعِ مَا تَرِي وَانَا نُوْ مَالٍ وَلاَ يَرِثُنِي الاَّ إِبْنَةُ لِي وَاحِدَةٌ اَفَاتَصَدَّقُ بِثُلْتُي مِنْ الْوَجَعِ مَا تَرِي وَانَا نُوْ مَالٍ وَلاَ يَرِثُنِي الاَّ إِبْنَةُ لِي وَاحِدَةٌ اَفَاتَصَدَّقُ بِثُلْتُي مَالِ مَا لَا الثَّلْثُ يَا سَعْدُ وَالنَّلْثُ كَثِيرُ النَّكَ اَنْ مَالِ مَا لَا قَالَ لَا قَالَ لَا قَالَ لَا قَالَ الثَّلْثُ يَا سَعُدُ وَالنَّلْثُ كَثِيرُ اللَّهُ اَنْ

৩৬৪৬. আমরের পিতা সা'দ ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত। সা'দ বলেন ঃ বিদায় হচ্ছের বছর যখন আমি এমন এক মারাত্মক রোগে আক্রান্ত হই যাতে আমার বেঁচে থাকার কোন আশা ছিল না, তখন নবী (স) আমাকে দেখতে আসেন। আমি বললাম ঃ হে আল্লাহর রসূল ! আমার রোগ যাতনা যে পর্যন্ত এসে পৌছেছে তা তো আপনি দেখতে পাছেন। আমি একজন বিত্তশালী ব্যক্তি। আমার একটি মাত্র মেয়ে ছাড়া আর কেউই আমার ওয়ারিস হবে না। আমি কি আমার সম্পদের দুই-তৃতীয়াংশ দান করে দেব ? তিনি বললেন ঃ না। সা'দ বললেন ঃ তবে তার অর্ধেকটা দান করে দেব ? তিনি বললেন ঃ হে সা'দ এক-তৃতীয়াংশ দান কর এবং এক-তৃতীয়াংশই বেশী। তুমি তোমার সন্তান সন্তাতিদেরকে বিত্তশালী রেখে যাও, এটাই উত্তম—তার চাইতে যে, তুমি তাদেরকে এমনভাবে নিঃস্ব করে রেখে যাও যে তারা লোকের কাছে হাত পাততে থাকে।

আহমদ ইবনে ইউনুস ইবরাহীম থেকে এ কথাগুলোও বর্ণনা করেছেন ঃ আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের জন্য তুমি যে কোন ব্যায়ই করবে তার জন্য আল্লাহ তোমাকে পুরস্কৃত করবেন ; এমনকি তুমি তোমার দ্রীর মুখে যে গ্রাসটা তুলে দাও (তার জন্যেও)। (সা'দ বলেন ঃ) আমি বললাম হে আল্লাহর রসূল ! আমি কি আমার সাধীদের পর (মক্কায়) থেকে যাব ? তিনি বললেন ঃ (অসুস্থতার কারণে) যদি তোমাকে থেকে যেতে হয় আর আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে যে কোন সংকাজ তুমি করতে থাক তবে তাতে তোমার সন্মান ও মর্যাদা আরো বেড়ে যাবে এবং হয়তো বা তুমি পরেও বেঁচে থাকবে। এমনকি তোমার দ্বারা বহুলোক উপকৃত হবে এবং বহুলোক তোমার দ্বারা ক্ষতিগ্রস্ত হবে। ১৪ হে আল্লাহ ! আমার সাহাবীদের জন্য তাদের হিজরতকে অক্ষুণ্ণ রাখুন। তাদেরকে পেছনের দিকে ফিরিয়ে নেবেন না। কিন্তু বেচারা সা'দ ইবনে খাওলা !—তার মৃত্যু মক্কাতে হওয়ায় রস্লুল্লাহ (স) তার জন্য এভাবে শোক প্রকাশ করেন। আহমদ ইবনে ইউনুস ও মূসা ইবরাহীম থেকে একা শুকের পরিবর্তে একা করিল। করেছেন।

৯৪ সাম্ববেও তাই ঘটেছিল। সা'দ আরো চল্লিশ বছর বেঁচেছিলেন। তাঁর হাতে ইরাক বিজয় হয়। এতে মুসলমানরা গণিমাত লাভ করে উপকৃত হয় এবং মুশরিকরা ভীষণভাবে ক্ষতিগ্রন্ত হয়।

১০৯-অনুচ্ছেদ ঃ নবী (স) তাঁর সাহাবীদের মাঝে কির্মণে ভ্রাতৃত্ব স্থাপন করেন। আবদ্র রহমান ইবনে আওফ বলেন ঃ যখন আমরা মদীনায় এলাম তখন নবী (স) আমার ও সা'দ ইবনে রাবীর' মধ্যে ভ্রাতৃত্ব স্থাপন করেন। আবু জুহাইকা বলেন ঃ নদ্মী (স) সালমান ও আবু দারদার মধ্যে ভ্রাতৃত্ব স্থাপন করেন।

٣٦٤٧ عَنْ أَنَسٍ قَالَ قَدِمَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ فَاخْى النَّبِيُ عَنَى بَيْنَـهُ وَبَيْنَ سَعْدِ بْنِ الرَّبِيْعِ الْاَنْصَارِيُّ فَعَرَضَ عَلَيْهِ اَنْ يُنَاصِفَهُ اَهْلَهُ وَمَالُهُ فَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمَٰنِ بَارَكَ اللَّهُ لَكَ فَى اَهْلِكَ وَمَالِكَ دُلَّنِي عَلَى السَّوْقِ فَرَبِحَ شَيْئًا مِنْ اللَّهُ وَسَمَٰنٍ فَرَاهُ النَّبِيُّ عَلَى السَّوْقِ فَوَالَ النَّبِيُّ عَيْدُ الرَّحْمَٰنِ فَرَاهُ النَّبِيُّ عَدَ اَيَّامٍ وَعَلَيْهِ وَضَرُ مِنْ ضَفْرَةٍ فَقَالَ النَّبِيُ عَلَى السَّوْقِ مَنَ الْاَنْبِيُ عَلَى السَّوْقِ فَرَاهُ النَّبِي اللهِ مَنْ وَصَرَ مِنْ ضَفْرَةٍ فَقَالَ النَّبِي عَلَى اللهُ مَنْ وَعَلَيْهِ وَضَرَ مِنْ ضَفْرَةٍ فَقَالَ النَّبِي عَلَى السَّوْلَ اللهِ مَنْ وَحَمْرُ مِنْ ضَفْورَةٍ فَقَالَ النَّبِي عَلَى اللهُ مَنْ وَاللّهُ مِنْ وَاللّهُ مَنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ اللّهُ مَنْ اللّهُ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَا اللّهُ مَنْ اللّهُ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَا اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ اللّهُ مَنْ اللّهُ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

১৬৪৭. আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ আবদুর রহমান ইবনে আওফ (হিজরত করে) মদীনায় এলে নবী (স) তার ও সা'দ ইবনে রাবী' আনসারীর মধ্যে দ্রাতৃত্ব স্থাপন করেন। সা'দ তখন তার স্ত্রী ও সম্পদের অর্ধেকটা ভাগ করে নেয়ার জ্বন্য আবদুর রহমানকে বললেন। আবদুর রহমান বললেন ঃ আল্লাহ আপনার পরিবার ও ধন-সম্পদে বরকত দান করুক। আমার এতে প্রয়োজন নেই। আপনি আমাকে স্থানীয় বাজারটা দেখিয়ে দিন। তারপর আবদুর রহমান (ব্যবসা করে) কিছু পনির ও ঘি লাভ করলেন। কিছুদিন পর নবী (সা) তাকে দেখলেন যে, তার গায়ে (জামায়) হলুদ রং-এর ছোপ। তখন নবী (স) বললেন ঃ হে আবদুর রহমান, এ আবার কি ? (অর্থাৎ গায়ে চিহ্নিকেরে ?) তিনি জবাব দিলেন ঃ হে রস্পুলুলাহ ! আমি এক আনসারী মহিলাকে বিয়ে করেছি। নবী (স) বললেন ঃ মোহর কি পরিমাণ দিয়েছ ? তিনি বললেন ঃ এক নওয়াত পরিমাণ (সোয়া ভরির কিছু বেশী) সোনা। তখন নবী (স) বললেন ঃ একটি বকরী দিয়ে হলেও ওলীমাণি কর।

## ১১০-অনুচ্ছেদ ঃ

৯৫ বিয়ের পর যে প্রীতিভোজ (াা বৌভাত) অনুষ্ঠিত হয় তাকে ওলীমা বলে।

واَمَّا اَوَّلُ طَعَامٍ يَأْكُلُهُ اَهْلُ الْجَنَّةِ فَزِيادَةُ كَبِدِ الْحُوْتِ وَاَمَّا الْوَلَدُ فَاذَا سَبَقَ مَاءُ الرَّجُلِ مَاءَ الْوَلَدَ قَالَ اللهِ اللهُ اللهِ الل

৩৬৪৮, আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (স)-এর মদীনা আগমনের খবর আবদুল্লাহ ইবনে সালামের নিকট পৌছলে তিনি এসে নবী (স)-কে কয়েকটি বিষয়ে প্রশু করেন। তিনি বললেন : আমি আপনাকে এমন তিনটি বিষয়ে জিজ্ঞেস করব যা নবী ছাড়া আর কেউ জানে না। (এক) কিয়ামতের সর্বপ্রথম আলামত কি ? (দুই) জানাত- বাসীগণ সর্বপ্রথম কোন খাদ্য খাবে ? (তিন) কিসের কারণে সম্ভান (আকতিতে কখনো) তার পিতার অনুরূপ হয় আবার (কখনো) তার মায়ের মত হয় ? নবী (স) বললেন ঃ এ বিষয়তলো সম্পর্কে জিবরাইল এইমাত্র আমাকে বলে গেলেন। (আবদুল্লাহ) ইবনে সালাম বললেন ঃ ফেরেশতাদের মধ্যে তিনিই তো ইহুদীদের শক্ত। নবী (স) বললেন ঃ কিয়ামতের সর্বপ্রথম আলামত হলো আন্তন, যা লোকদেরকে পূর্বদিক থেকে পশ্চিমে নিয়ে সমবেত করবে। আর জানাতবাসীগণ সর্বপ্রথম যে খাদ্য খাবে তা হলো মাছের কলিজার অতিরিক্ত টুকরো, যা কলিজার সাথে লেগে থাকে। আর সম্ভানের ব্যাপারটা হলো এই ঃ নারী -পুরুষের মিলনকালে যদি নারীর আগে পুরুষের বীর্যপাত ঘটে তবে সন্তান বাপের অনুত্রপ হয়, আর যদি পুরুষের আগে নারীর বীর্যপাত ঘটে তবে সম্ভান মায়ের আকৃতি ধারণ করে। তখন আবদল্লাহ ইবনে সালাম বললেন ঃ আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ছাড়া কোন মাবুদ নেই এবং নিক্য়ই আপনি আল্লাহর রাসূল। তিনি বললেন, হে রস্পুল্লাহ ! ইহুদীরা এমন একটি জাতি যারা অপবাদ রটনায় অত্যন্ত পটু। কাজেই আমার ইসলাম গ্রহণ সম্পর্কে তারা জ্ঞাত হবার আগেই আপনি আমার ব্যাপারে তাদেরকে জ্রিজ্ঞেস করুন। তারপর ইহুদীরা এলে নবী (স) তাদেরকে জিজ্ঞেস করলেন ঃ তোমাদের মধ্যে আবদুল্লাহ ইবনে সালাম কেমন লোক ? তারা বলদ ঃ তিনি আমাদের মধ্যে সর্বোত্তম ব্যক্তি এবং সর্বোত্তম ব্যক্তির ছেলে। তিনি আমাদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ ব্যক্তি এবং সর্বশ্রেষ্ঠ ব্যক্তির ছেলে। তখন নবী (স) বললেন ঃ আচ্ছা, আবদুল্লাই ইবনে সালাম যদি ইসলাম গ্রহণ করে তবে কেমন হবে । তারা বলল ঃ আল্লাহ তাকে এ থেকে রক্ষা করুন। তিনি পুনরায় একথা বললেন। তারাও সেই একই জবাব দিল। এমন সময় আবদল্লাহ ভেতর থেকে তাদের

সামনে বেরিয়ে এলেন এবং বললেন ঃ আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি, আল্লাহ ছাড়া আর কোন ইলাহ নেই এবং নিক্রই মুহাম্বদ আল্লাহর রাসূল। তখন তারা বলতে লাগল ঃ এ লোকটা আমাদের মধ্যে সর্ব নিকৃষ্ট ব্যক্তি এবং সর্ব নিকৃষ্ট ব্যক্তির ছেলে। তারপর তারা তাকে খুব হেয় প্রতিপন্ন করল। তিনি বললেন ঃ হে আল্লাহর রসূল ! তাদের ব্যাপারে আমি এটাই আশংকা করছিলাম।

٣٦٤٩ عَـنْ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ مُطْعِمٍ قَالَ بَاعَ شَرِيْكُ لِيْ دَرَاهِـمَ فِي السَّوْقِ نَسْيْنَةً فَقُلْتُ سَبُحَانَ اللهِ وَاللهِ لَقَدُ بِعْتُهَا فِي نَسْيْنَةً فَقُلْتُ سَبُحَانَ اللهِ وَاللهِ لَقَدْ بِعْتُهَا فِي السَّوْقِ فَمَا عَابَهُ اَحَدُ فَسَأَلْتُ الْبَرَاءَ بْنَ عَارِبٍ فَقَالَ قَدِمَ النَّبِي اللهِ وَاللهِ وَنَحْسَنُ السَّوْقِ فَمَا عَابَهُ اَحَدُ فَسَأَلْتُ الْبَرَاءَ بْنَ عَارِبٍ فَقَالَ قَدِمَ النَّبِي اللهِ وَنَحْسَنُ اللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَالْمَا كَانَ نَسِئَةً فَلاَ يَصْلِحُ وَالْقَ زَيْدَ بْنَ ارْقَمَ فَأَسَالُهُ فَانَهُ كَانَ اعْظَمَنَا تَجَارَةً فَسَأَلْتُ زَيْدَ بْنَ اللهِ وَقَالَ سَفْيَانُ مَرَّةً فَقَالَ قَدِمَ عَلَيْنَا النّبِي اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ وَاللهِ وَيَقَالَ سَعْنَانُ مَرَّةً فَقَالَ قَدِمَ عَلَيْنَا النّبِي اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الله

৩৬৪৯. আবদুর রহমান ইবনে মুতয়িম (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমার একজন শরীক ব্যবসায়ে অংশীদার কিছু দিরহাম বাজারে নিয়ে বাকীতে বিক্রি করলেন। আমি তনে বলাম ঃ সুবহানাল্লাহ ! এটা কি বৈধ । তখন তিনি বললেন ঃ সুবহানাল্লাহ ! আল্লাহর কসম ! আমি তো দিরহামগুলো খোলা বাজারে বিক্রি করেছি। কই কেউ তো এটাকে অন্যায় বলল না। রাবী বলেন ঃ তখন আমি বারাআ ইবনে আযিবকে এ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলাম। তিনি বললেন ঃ নবী (স) যখন হিজরত করে মদীনায় আসেন তখন আমরা এ ধরনের (সোনা-রূপার) বেচা-কেনা করতাম। তিনি নবী (স) বললেন ঃ সোনা-রূপার কারবারে যদি হাতে হাতে নগদ লেন-দেন হয় তবে তাতে কোন অসুবিধা নেই আর যদি বাকী হয় তবে তা অবৈধ। তুমি বরং যায়েদ ইবনে আরকামের সাথে দেখা করে তাঁকে এ ব্যাপারে জিজ্ঞেস কর। কেননা তিনি আমাদের মাঝে একজন বিরাট ব্যবসায়ী ছিলেন। তখন আমি যায়েদ ইবনে আরকামকে জিজ্ঞেস করলাম। তিনিও তাই বললেন।

অধন্তন রাবী সৃফিয়ান কখনো হাদীসটি এরপ রেওয়ায়াত করেন ঃ "নবী (স) যখন মদীনায় আমাদের কাছে আসেন তখন আমরা হজ্জের মওসুম পর্যন্ত মেয়াদে বাকী বেচা-কেনা করতাম।"

১১১-অনুচ্ছেদ ঃ নবী (স)-এর মদীনা আসার পর তাঁর নিকট ইহুদীদের আগমন প্রসঙ্গে ماس শব্দের অর্থ ঃ ইহুদী হয়ে গেছে। কিন্তু কুরআনে বে ماس শব্দটি রয়েছে তার অর্থ ঃ تينا অর্থাৎ আমরা তওবা করেছি। আর مائد শব্দের অর্থ ঃ তওবাকারী।

٣٦٥٠ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ لَوْ أَمَنَ بِيْ عَشَرَةُ مِنَ الْيَهُــُودِ لَا أَلَيْهُــُودِ لَا اللَّهِ الْمَنَ بِيَ الْيَهُودُ .

৩৬৫০. আবু হুরাইরা (রা) নবী (স) থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি নবী (স) বলেছেন ঃ ইহুদীদের মধ্যে যদি দশন্ধন আমার প্রতি ঈমান আনত তাহলে সমগ্র ইহুদী জাতি আমার প্রতি ঈমান আনত। ৯৬

٣٦٥١ عَنْ آبِي مُوسَى قَالَ دَخَلَ النَّبِيُ ﷺ الْمَدِيْنَةَ وَاذِا أُنَاسٌ مِنَ الْيَهُوْدِ لِعَظِّمُونَ عَشُوْراءَ وَيَصُومُونَهُ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ نَحْنُ اَحَقُّ بِصَوْمِهِ فَامَرَ بِصَوْمِهِ -

৩৬৫১. আবু মৃসা (রা) থেকে বর্ণিও। তিনি বলেন ঃ নবী (স) যখন মদীনায় আসেন তখন ইহুদী সম্প্রদায়কে আন্তরার (১০ই মহররমের) প্রতি সম্মান প্রদর্শন করতে ও সেদিন রোযা রাখতে দেখলেন। তখন নবী (স) বললেন ঃ ইহুদীর চেয়ে আমরা ঐদিন রোযা রাখার অধিক হকদার। তারপর তিনি আন্তরার দিন রোযা রাখার আদেশ দিলেন।

٣٦٥٢ - عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ قَالَ لَمَّا قَدِمَ النَّبِيِّ عَنَّ الْمَدِيْنَةَ وَجَدَ الْيَهُودِ يَصُوْمُونَ عَشُورًاءَ فَسَعُلُوا عَنْ ذَٰلِكُ فَقَالُوا هُذَا الْيَوْمُ الَّذِي اَظْفَرَ الله فيه مُوسَلَى وَيَنِيْ الْمُسَاوُمُهُ اللّذِي اَظْفَرَ الله فيه مُوسَلَى وَيَنِيْ السَّرَائِيلُ لَلهُ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ال

৩৬৫২. ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ নবী (স) যখন মদীনায় আসেন তখন ইহুদীদেরকে আভরার রোযা রাখতে দেখলেন। তাদেরকে এর কারণ জিজ্ঞেস করা হলে তারা বলল ঃ এটা সেদিন যেদিন আল্লাহ মৃসা (আ) ও বনী ইসরাইলকে ফিরাউনের ওপর বিজ্ঞয় দান করেন। তাই তার সম্মানার্থে আমরা এদিনে রোযা রাখি। তখন রস্পুল্লাহ (স) বললেন ঃ তোমাদের চেয়ে আমরা মৃসা (আ)-এর অধিকতর ঘনিষ্ঠ। কিব তারপর তিনি ঐদিন রোযা রাখার আদেশ দিলেন।

٣٦٥٣ - عَنْ عَبْدِ اللهِ بِنِ عَبَّاسِ اَنَّ النَّبِيُّ كَانَ يَسْدِلُ شَعْرَهُ وَكَانَ الْشُرِكُ وَنَ يَفْرُقُ صَانَ النَّبِيِّ يُحِبُّ يَفْرُقُ النَّبِيِّ الْمَعْرِكُ وَنَ النَّبِيِّ يُحِبُّ مُواَفَقَةَ اَهْلِ الْكِتَابِ فِيْمَا لَمْ يُؤْمَرُ فَيْهِ بِشَىءٍ ثُمَّ فَرَقَ النَّبِيِّ بِيَعْ رَأْسَهُ - '

(স)-এর প্রতি ইমান আনার প্রশ্নই ওঠে না :

৯৬. নবী (স)-এর এ হাদীসটি সম্পর্কে প্রশ্ন ওঠে যে, বহু সংখ্যক ইহুদী নবী (স)-এর প্রতি ঈমান এনেছে, কিছু তবুও তা সমগ্র ইহুদী জাতি তার প্রতি ঈমান আনেনি। তাহলে হাদীসটির অর্থ কি ? প্রশ্নটির প্রেক্ষিতে হাদীসটির দু' ধরনের তাৎপর্য বর্ণনা করা হয়ে থাকে। এক ঃ নবী (স) যে সময় একথাটি বলেন, সে সমগ্র পর্বন্ত যদি দশক্ষন ইহুদী নবী (স)-এর প্রতি ঈমান আনত তবে সমগ্র ইহুদী জাতি তাঁর প্রতি ঈমান আনত । কিছু ঐ সময় পর্যন্ত যেহেতু দশক্ষন ইহুদী ঈমান আনেনি, কাজেই সমগ্র ইহুদীর পক্ষে রস্পুল্লাহ

দুই ঃ এ হাদীস নির্দিষ্ট দশন্তন ইহুদীর প্রতি নবী (স) ইঙ্গিত করেছেন। অর্থাৎ অমুক অমুক দশন্তন ইহুদী নেতা বদি নবী (স)-এর প্রতি ঈমান আনত তাহলে তাদের প্রভাবে ও তাদের অনুকরণে সমগ্র ইহুদী জাতি তার প্রতি ঈমান আনত। কিন্তু বাস্তবে যহেতৃ তা হয়নি, কাজেই সমগ্র ইহুদী জাতির ঈমান আনার কোন কথাই উঠতে পারে না।

৯৭ অর্থাৎ মৃসা (আ) যেহেতু ঐ দিনটাতে ওকরানা রোযা রেখেছেন, তার জন্য আমরাও রোযা রাখব—তোমাদের অনুকরণ হিসেবে নয়।

৩৬৫৩. আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত : তিনি বলেন ঃ নবী (স) তাঁর চূল সিঁথি না করে লটকিয়ে রাখতেন। মুশরিকরা তাদের মাথার চূল দু ভাগে বিভক্ত করে সিঁথি বের করত। আর আহলি কিতাব তাদের চূলগুলো সিঁথি বের না করে লটকিয়ে রাখত। নবী (স)-কে যে বিষয়ে আল্লাহর পক্ষ থেকে বিশেষ কোন আদেশ না করা হতে: সে বিষয়ে তিনি আহলি কিতাবের নীতি অনুসরণ করাটাকে পসন্দ করতেন। তাই প্রথম দিকে তিনি সিঁথি করতেন না। কিন্তু পরে নবী (স)-ও তাঁর চুনগুলোকে দু' ভাগ করে সিঁথি বের করতেন।

৩৬৫৪. ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এরাই সে আহলি কিতাব যারা আল্লাহর কিতাবকে টুকরো টুকরো করে দিয়েছে। অতপর তার কোন সংশের প্রতি ঈমান এনেছে আর কোন অংশকে অস্বীকার করেছে।

## ১১২-অনু**ত্দেদ ঃ সালমান ফারাসীর ইসলাম গ্রহ**া।

৩৬৫৫. সাধমান ফারাসী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, তিনি দশজনেরও অধিক মালিকের অধীনে হাত বদল হতে থাকেন।

৩৬৫৬. আবু উসমান (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি সালমান ফারাসীকে বলতে ওনেছি, আমি পারস্যের রামান্ত্রমূয শহরের অধিবাসী।

৩৬৫৭. সালমান ফারাসী (রা)<sup>৯৮</sup> থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, ঈসা (আ) ও মুহামাদ (স)- । এর মাঝে ছয় শ'বছরের ব্যবধান ছিল।

## (৩য় খন্ড শেষ)

৯৮. সাদমান ফারাসী প্রথম জীবনে ছিলেন একজন অগ্নিপৃক্ষক। সত্যের সন্ধানে তিনি পিতৃগৃহ থেকে পালিয়ে যান এবং বিভিন্ন পান্ত্রীর কাছে বেশ কিছুকাল কাটান। অবশেষে জনৈক পান্ত্রীর কাছে নবী (স)-এর আবির্গাবের খবর জানতে পেরে তিনি এক আরব গোত্রের সাথে হিজাযের পথে রওয়ানা হন। কিছু ঐ গোত্র তার সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করে এবং মঞ্চায় এনে তাকে বিক্রি করে দেয়। তারপর এক ইহুদী তাকে খরিয় করে মদীনায় নিয়ে আসে। কিছুদিন পর নবী (স) মদীনায় এলে তিনি তার খিদমতে হাযির হন এবং ইসলাম গ্রহণ করেন। পরবর্তীকালে তিনি সাহাবীদের মধ্যে একজন শ্রেষ্ঠ আলেম ও আল্লাহভীর হিসেবে পরিগণিত হন। তিনি দীর্যজীবি হয়েছিলেন।

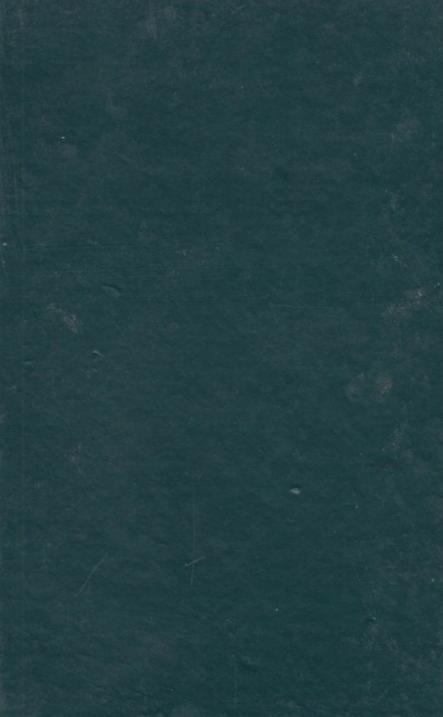